## वान्मीकि त्रामाय्य

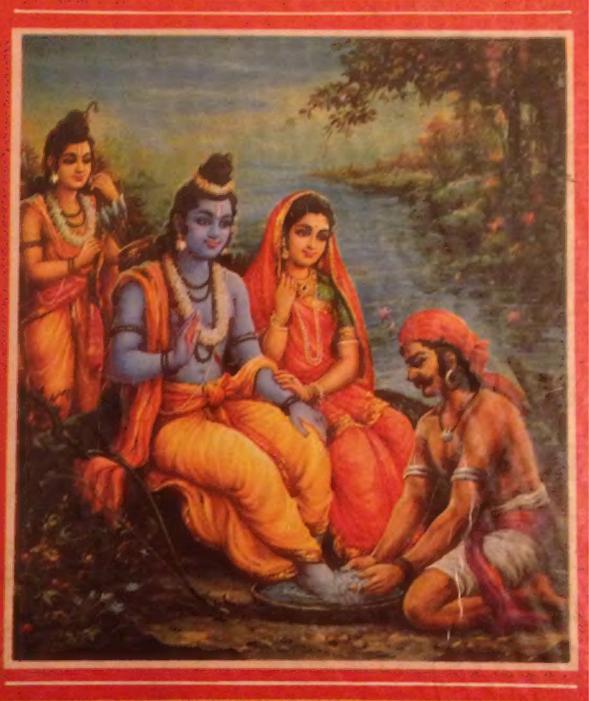

# বাল্মীকি রামায়ণ

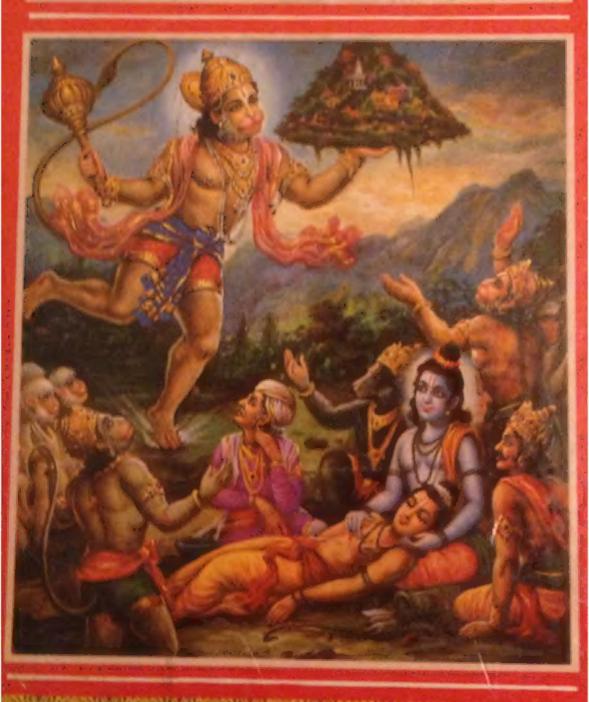

দুনিয়ার পঠিক এক ইও! ~ www.amacboi.com 💉





নতুন সংস্করণ মাঘ ১৪০১, জানুয়ারী ১৯৯৫

প্রকাশক: কল্যাগব্রত দস্ত।। তুলি-কলম।। ১, কলেজ রো, কলকাতা—১

প্রাপ্তিস্থান— ॥ সাহিত্য তীর্থ ॥ ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, ক্লকাতা—৭৩

মুদ্রক: গ্রাফিক প্লেটস্ এও প্লিন্টস্ ২০বি, গৌর লাহা স্ট্রীট, কলকাতা—৬

প্রচ্ছদ : কুমারঅন্ধিত অলংকরণ : সভ্য চক্রবতী





### ভূমিকা

যতদিন হিমালয় নিদ্ধা প্রভৃতি ভারতের পর্বতমালার গিরিশৃক্থনি উভ্কুল মহিমায় বিরাজিত থাকবে, যতদিন তার নদীপ্রবাহগুলি অনাছন্ত গতিতে দমুল্রাভিম্থে প্রবাহিত হতে থাকবে, যতদিন তার তিনদিকে পরিবাধি সমুদ্রের অনন্ত লবণাধ্রাশির দারা লাঞ্চিত ও বিধোড হতে থাকবে ভারতের বনরাজিনীল উপকৃলভূমিগুলি, অসংস্যা অরণার্কের লাথাপ্রশাথাধ্বনিত বনমর্মরে ভারতের স্প্রাচীন আবশ্যক সভ্জার মূল মর্মক্থাটি অনুর্পিত হতে থাকবে, তভদিন অমর রামায়ণকথা প্রচারিত হতে থাকবে ভারতের প্রতিটি লোকমুখে।

রামায়ণের বচনাকাল সঠিকভাবে আছব বর্ণিত না হলেও পতিভগণের মতে আহ্থানিক খুক্টপূৰ্ব এক হাজাৰ বছৰ আগে অৰ্থাং আৰু হতে প্ৰায় তিন হাজাব বছর আগে কবিকরনার বর্ণপ্রলেপে অহবন্ধিত ইন্যাকু বাঞ্চবংশীয় ক্ষত্তির-বীর রাণচন্দ্রকে অবলঘন করে ধামারণ রচিত হর। ডাই অনেকের অভ্যান রামচন্দ্র একাধারে পৌরাধিক ও ঐতিহাসিক ৷ বে যুগে স্কৃষিভিত্তিক আর্থসভ্যভা উত্তর ভারত হতে বিষ্যাপর্বভাস্তরালবতী দাক্ষিণাড্যের উবর মালজুমি অঞ্চল ক্ষমশঃ প্রদার লাভ করছিল রামায়ণ দেই যুগের পটভূমিকাতেই রামায়ণ রচিত হয়। রাম, বিখামিত ও মিথিদার বাজা নীরধান ( যাঁর কৌলিক উপাধি ছিল অনক )—রামায়ণবর্ণিত এই তিনটি প্রধান চরিত্রই ছিলেন কৃষিসভাতার জগ্র-পৃষ্ঠপোৰক। মহাভাবত বচিত হয় বামায়ণ বচনাৰ কিছুকাল পরে। অনেক পণ্ডিত এই হুটি মহাকাব্যের রচনাকালের নমনাময়িকভার বিশাদী। মহাভারতে বাজালিকা, যুদ্ধবিগ্ৰহ, বিবাহ, হাতক্ৰীড়া প্ৰভৃতি আৰ্থনভ্যভাৰ বাজনৈতিক, কৃটনৈতিক ও দামাজিক দিকগুলিকে উপস্থাপিত করা হয়, রামায়ণে তেমনি ভাব্দভাতার ওধু পাবিবারিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে প্রাথান্ত দেওয়া হয়। বামায়ণে দেখানো হয়েছে ত্যাগই হলো খৌথ পরিবারের আন্দর্শ ভিভিত্মি হার উপর নাজিয়ে পাবিবারিক সম্পর্কগুলি এক অক্য় দুঢ়তা লাভ করে এক অসাধারণ মাধুর্য ও মহত্তে মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে: পুত্র পিতার জ্ঞ, ব্লী স্বামীর জ্ঞা এবং ভাই ভাইএর স্কল কী পরিমাণ স্বার্থ ড্যাপ করতে পাৰে বাম, ভবড, লক্ষ্ণ, দীভা ও উমিলা চবিত্ৰেৰ মাধ্যমে তা দেখানো হয়েছে। আর্থসভ্যতার এই পারিবারিক আদর্শের সঙ্গে শব্দে এক রাষ্ট্রীয় আদর্শকৈও ভুলে ধবা হয়েছে বামায়ণে। ৰে যুগে বাজতা অপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বাজা ছিলেন রাজ্যের দর্বময় কর্তা, দেই যুগে রাজা প্রকাকুলের মনোরশ্বনের জন্ত কতথানি স্বার্থ ভাগে করতে পাবেন, বাম তার জীবনের স্বাপেকা প্রিয়বন্ধ দীভাকে ভাগ করে বনবাসে পার্টিরে তা দেখিয়ে দেন এবং এক মহান রাষ্ট্রীয় স্বাদর্শের স্থালোক-বর্তিকাটিকে জগৎ সম্বন্ধে ভূলে ধরেন।

ভগবান বিষ্ণুব তেজােনভ্ত বামচন্দ্রের উপর দেবছ আরােপ করলেও
মহাকবি বান্মীকি রামের কর্মাকর্মকে জাগতিক কার্যকারণতত্ত্বর (Law of
Causality) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বাজালী কবি-অভবাদক ক্রন্তিবাসের
মত বামের প্রতিটি কর্মের মধ্যে এক অলৌকিক ঈশ্বরলীলাকে প্রত্যক্ষ করেননি।
দৈহিক, মানসিক ও আদ্ধিক বে পূর্ণতা মাসুর জীবনে অর্জন করতে পারে না
বাম বেন জন্মগতভাবেই সে পূর্ণতায় ছিলেন বিদ্ধ। এখানে পূর্ণতা অর্থেই

অবভারত্বের আবোণ করা হরেছে রামের উপর। বিকুর মত বলদীপ্ত, কম্গ্রীব, দীর্ঘকেলী, পদ্মলোচন, আজাফুলখিতবাহ, মাংসল হছবিশির নয়নাভিবাম বামচক্র একদিকে বেমন ছিলেন দৈহিক পূর্ণভার প্রতীক, অঞ্চিকে তেমনি ছিলেন ভাগী, ভেল্পী, লভাসাংক, স্তায়পরায়ণ, পিতৃভক্ত ও প্রকাবংসল। চিত্তকৃট পর্যতে ভর্মত বামকে বনবাস হতে ফিবিয়ে আনতে গেলে রাম তাঁকে বলেন,

লন্ধীশুক্সাং অপেরাদ্ বাহিমবান বা হিমং ত্যকেং। সাগবো অতীয়াৎ বেলাৎ ন প্রতিক্রাম্ অহং পিডুঃ।

শ্বর্ধাৎ চন্দ্র তার লশ্বীষরপা ক্যোৎখাকে জ্যাগ করতে পারে, হিমালয় হিম জ্যাগ করতে পারে, নাগর বেলাভূমি শতিক্রম করতে পারে, কিছু খামি পিতার প্রতি প্রকর প্রতিক্রা লক্ষণ বা ভক করতে পারব না।

মহাকাব্যিক উপমা অলংকারে পরিপূর্ণ এই পদটিতে রামচবিজের আলোকসামার দৃঢ়ভার সংশ পিতৃভজির আদর্শটি মূর্ভ হয়ে উঠেছে। অরস্থান ভারতভূমি থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিয় থাকার পর রাম যথন পূলাক বধযোগে সংদেশে প্রভাারর্ভন করছিলেন তথন দিকচঞ্জবালে ভারতের সম্প্রকাশিত উপকৃষভূমি দর্শনে ভারই কঠ থেকে নিঃস্ত হয়, 'অননী অন্যভূমিশ্চ স্বর্গাদিপি প্রীয়সী।' এই বাণীই কাজনে সর্বকালের মান্তবের দেশপ্রীতির আদর্শ ভিভিস্কেশ এক প্রবাদবাকো পরিণত হয়।

কিছ বামকে সর্বশুণাধিত এক আদর্শ পুক্ররণে চিত্রিত করলেও বান্নীকি দেখিয়েছেন মানবদেংখারী বামচক্র কতকগুলি মানবিক ত্র্বলতা ও ফাটিবিচ্যুতি হতে মুক্ত নন। বেমন কুর্পনখার প্রতি বামের ব্যবহার, ত্রীর কথার বক্তবিন্দু-চিত্রিত অর্থন্নগর পক্তালাবন, বাবণবধের পর লকার বেলাজ্মিতে দীতার সমক্ষেদীভাবর্জনের অভিলাব আপন, পরিশেষে দীতাকে বিনাদোরে নির্বাদনদগুদান, বাদীবধ, এক বাল্পনের কথার বেলাধ্য়নরত পর্ককে হত্যা প্রভৃতি আচরণগুলি ব্যাহ্রবর্তী ও প্রথাহুগত এক সাধারণ যাহ্মের বিচারবৃত্তিগত ফাটি হাড়া আর কিছুই নয়।

বামের পর দীতা হলেন রামায়ণের সর্বাপেকা উল্লেখযোগ্য চরিত্র।
নিরবচ্ছির হুংখের দহনে দম্ম ও হতরান পতিপ্রাপা দীতা শুধু অবিমিশ্র কোমলতা ও নত্রতার প্রতিমা নন, কেত্রবিশেষে অসাধারণ তেক্সম্বিতারও পরিচয় দিতে শারেন তিনি। হছমান আগে কখনো দীতাকে না দেখলেও অশোককাননের প্রাচীরের দীর্বদেশ থেকে সীতাকে দেখেই চিনে ফেলেন। তিনি বলেন,

#### ইয়ং কনকবৰ্ণাকী বামক্ত মহিবী প্ৰিয়া। প্ৰণষ্টাশি সভীৰ্বক্ত মননো ন প্ৰণক্ততি ।

অর্থাৎ কনকবর্ণ। এই ব্যাণীই রামের প্রিয়ত্য। মহিনী যিনি বলপূর্বক স্থামীর কাছ থেকে বিচ্ছির হলেও মনে মনে বিনি স্থামীর গঙ্গে এক অবিচ্ছির বোগস্ত্তে আবদ্ধ। শত পীড়ন ও প্রলোভনেও তিনি রাবণের বস্তুতা স্থাকার করেননি। তাঁকে উদ্ধার করার পর রাম তাঁকে ত্যাগ করতে চাইলে তিনি তাঁকে বলেন, 'তুমি ইতর লোকের মত কথা বলছ কেন?' এই বলে সন্মণের হারা প্রজ্ঞালিত অরিকৃত্তে তিনি অবলীলাক্রনে প্রবেশ করেন। পরিশেবে রামের সঙ্গে পুন্মিলন দৃশ্যে রাম তাঁকে বিতীয়বার অলি পরীকার অবতীর্ণ হতে বললে এক প্রদীপ্ত আন্তর্মবালাবোধে অলে উঠে পাতালে প্রবেশ করেন তিনি।

পথিতপ্রবহু হেনচক্র ভট্টাচার্য মহাশায় এই অহ্বাদগ্রহুটিতে বাল্মীকিরচিত সংকৃত রামায়ণের মূলাহুলারী অহ্বাদক্রিয়ায় অলাধারণ কুশলতায় পরিচয় দান করেছেন। একদিকে তিনি বেমন মূল রামায়ণের প্রতিটি তথাকে হুপায়্পভাবে তুলে ধরেছেন বাংলা প্রতিশব্দের মাধ্যমে, অপ্রদিকে তেমনি মহাকাবাকে উপয়া অলংকার সমন্থিত বিরাট রকৈশ্বটিকেও পরিবেশন করেছেন অবিকৃতভাবে। যালের পক্ষে মূল সংকৃত রামায়ণ পাঠ করা সম্ভব হয়নি, তাঁদের পক্ষে এই অহ্বাদ গ্রহুটি অপরিহার্য। এই গ্রহুপাঠে বেমন মূল রামায়ণের রম আলাদন করতে পারবেন তাঁরা, তেমনি রামায়ণের কয়েকটি ঘটনা সহজে কভকগুলি চিরাচরিত ভূল ধারণারও নিরসন হবে। বেমন, গৌতম মূনির শাপে অহল্যা পাষান হয়ে হাননি, তিনি মিথিলার উপরনে ধ্মপরিবৃত দীপ্ত অল্লিশিথা বা পূর্ণচন্তের মত স্থাস্থ্রের হ্নিরীক্ষা হয়ে বিরাশ্ধ করতে থাকেন। নিকুজিলা হজাগারে লক্ষণ নিয়্র মেথনাদক্ষে চোরের মত গিয়ে বধ করেননি, বানবংসক্ত ও রাক্ষসসৈল্ডের সক্ষে সংগ্রামের পর লক্ষণের সঙ্গে বীতিম্বত এক বৈত শ্রেম্বুক্তে নিহত হল মেথনাদ।

—মুধাংশুরজন ঘোব

#### বালকাণ্ড

প্রথম সর্গ । মহার বালমাকি তপোনিরত দ্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্দিগের অগ্রগণ্য ম্নিবর নারদকে সম্বেধনপ্রক কহিলেন,—দেবরে! এক্ষণে এই প্থিবীতে কোন্ ব্যক্তি গণেবান্, বিশ্বান্, মহাবল পরাক্তান্ত, মহাত্মা, ধর্মপরারণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দ্যুরত ও সচ্চারত আছেন? কোন্ ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিতসাধন করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি লোকব্যবহারকুশল, অন্বিতার, স্চতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন্ ব্যক্তিই বা রোষ ও অস্থার বশবতী নহেন? রণশ্বলে জাতকোধ হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভতি হন? হে তপোধন! এইর্প গণ্ণসম্পন্ন মন্ব্য কে আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে বল্ন, ইহা প্রবণ করিতে আমার একান্ত কেতি,হল উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রিলোকদশী মহর্ষি নারদ বালমাতির বাক্য প্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ-প্রেকি প্লাকিত মনে কহিলেন,—তাপস! তুমি যে-সমস্ত গণের কথা উল্লেখ করিলে তৎসম্পয় সামান্য মন্যেয় নিতাশ্ত স্লেভ নহে। বাহাই হউক, এইর্প গ্রেবান্ মন্যা এই প্থিবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি তাহা সমরণ করিয়া কহিতেছি, প্রবণ কর।

রাম নামে ইক্ষাকুবংশীয় সূবিখ্যাত এক নরপতি আছেন। তাঁহার বাহ্যুগল আজান,লম্বিত, স্কন্ধ অতি উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখানুয়ে অভিকত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, মুম্ভক সুগঠিত, ললাট অতি সুন্দর, জ্বতুন্বর গড়ে, হন্য বিলক্ষণ স্থলে, নেত্র আকর্শবিস্তৃত ও বর্ণ শ্যামল। তিনি নাতিদীর্ঘ ও নাতিহুস্ব; তাঁহার অংগ-প্রত্যাপ্য প্রমাণান,র,প ও বিরল। সেই সর্বস,লক্ষণসম্পন্ন সর্বাঞ্চাস,ম্বর মহাবার রাম অতিশর ব্লিধমান্ ও সম্বক্তা। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীত ও নীতিপরায়ণ; তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র; তিনি যশস্বী, জ্ঞানবান্, সমাধিসম্পর, ও জীবলোকের প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম ও স্বধর্মের রক্ষক। তিনি আস্মীয়স্বজ্ঞন সকলকেই রক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রজাপতিসদৃশ ও শত্রনাশক। তিনি অনুরম্ভ ভল্লকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তিনি বেদ-বেদাঙেগ পারদশী, ধনুবিদ্যাবিশারদ, মহাবীর্য, ধৈর্যশীল ও জিতেন্দ্রি। তিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রতিভাসম্পন্ন ও স্মৃতিশক্তি-যুত্ত। সকল লোকেই তাঁহার প্রতি প্রতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি অতি বিচক্ষণ, সদাশর ও তেজস্বী। নদীসকল যেমন মহাসাগরকে সেবা করে, সেইরুপ সাধ্যণ সততই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি শত্র-মিত্রের প্রতি সমদর্শা ও অতিশয় প্রিয়দর্শন। সেই কৌশল্যাগর্ভসম্ভূত লোকপ্রজিত রাম গাম্ভীর্যে সম্দ্রের ন্যায়, रैंधर्स रिभार्जनत नगर, वनवीर्य विकट्त नगर, स्नोन्नर्स रुक्तत नगर, कमार পূথিবীর ন্যায়, ক্লোধে কালানলের ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় কীতিতি হইয়া থাকেন। তিনি রাজ্ঞা দশরশ্বের সর্বজ্ঞো<del>ঠ</del> ও গুণ-শ্রেষ্ঠ পরে। মহীপাল দশরথ এইরূপ সর্বগণেসম্পন্ন প্রজাগণের হিতাথী রামচন্দ্রকে প্রজাগণেরই প্রিয়কার্য সাধনার্থ প্রীতমনে যৌবরাজ্যে অভিযেক করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

আর্থা কৈকেরী রামের অভিষেকার্থ সামগ্রীসম্ভার আহ্ত দেথিয়া দশরথের পূর্ব অপগাঁকার অন্সারে তাঁহার নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক —এই দুইটি বর প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ সম্পূর্ণ সতাসন্থ ছিলেন, এই কারণে সতারপে ধর্ম-পাশে বন্ধ থাকাতে প্রিয় পূর রামকে বনবাস দেন। মহাবার রামও কৈকেরীর হিতসাধন এবং পিতার সতা প্রতিপালন—এই উভয় কার্যান্রেরেধে পিতার আজ্ঞান্থমে বনপ্রদর্থনা করিয়াছিলেন। স্থামিয়ার আনন্দজনক বিনীত-ব্যুবার কার্মের অভিশয় প্রিয়পার ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে দেখিয়া সোলার প্রদর্শনপ্রক স্নেহভরে তাঁহার অন্গমন করিলেন। সর্ব-স্ক্রমণ ভর্তা রামের হিতসাধিকা ও প্রাণাধিকা প্রিয়-দয়িতা সীতাও রোহিণা যেমন চন্দের অন্গমন করে, সেইর্প প্রিয়ত্মের অন্সরণে প্রবৃত্তা হইলেন। তংকালে প্রবাসিগণ এবং স্বয়ং রাজা দশর্মন্ত রামের সহিত কিয়ন্দরে গমন করিয়াছিলেন।

অনশ্তর রামচন্দ্র নিষাদগণের অধিপতি গ্রেছর সহিত সাক্ষাং করেন এবং শৃংগবের প্রে জাহ্বতিতারে সার্থি স্মন্তকে বিদায় দিয়া তথা হইতে সতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনাশ্তরে প্রবেশপ্রক অগাধস্তিলা নদীসকল পার হইয়া মহিষি ভরন্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। তংপরে ভরন্বাজের আদেশে চিত্রক্ট-পর্বতে উপনীত হইয়া এক স্রম্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অরগ্যে বিহার করত তথায় পরম স্থে কালহরণ করেন।

এদিকে রাম বনবাসী হইলে রাজা দশরথ প্রশোকে নিতানত কাতর হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহানেত বিশিষ্ঠ প্রভৃতি রাহ্মণগণ মহাবল ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণে অন্বরাধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভরত কিছ্তেই তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হন নাই। পরে তিনি রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বনপ্রস্থান করিলেন এবং বিনীতবেশে সত্যালয়ম মহাতপা রামের নিকট উপন্থিত হইয়া কহিলেন,—আর্য! জ্যেন্ঠ সত্ত্বে কনিন্টের রাজ্য অধিকার করা বিহিত নহে, আপনি এই ধর্ম বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, অতএব, এক্ষণে প্রত্যাগমনপূর্বক, রাজ্য গ্রহণ কর্ন। ভরত এই র্প প্রার্থনা করিলেও প্রসন্নবদন বশস্বী উদারস্বভাব রাম পিত্নিদেশ রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হন নাই।

অনশ্তর সেই মহাবল রাম রাজ্য পালনার্থ ভরতকে পাদ্কায্গল ন্যাসস্বর্প দান করিয়া নির্বাধাতিশয়সহকারে তাঁহাকে প্রতিনিব্ত করিলেন। তথন
ভরত প্রার্থনাসিন্ধি-বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া রামচন্দ্রের চরণ বন্দনপূর্বক
নিন্দ্রামে সম্পশ্থিত হইলেন এবং তথায় রামের আগমনকাল প্রতীক্ষা করত
রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভরত প্রতিগমন করিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রির
রামও প্রবাসীদিগের প্নরাগমন আশান্কা করিয়া চিত্রক্ট হইতে সাবধানে
দশ্চকারণ্যে প্রবেশ করেন।

পদ্মপ্রাশকোচন রাম সেই মহারণ্যে উপস্থিত হইয়া বিরাধ নামক রাক্ষসের বধ সাধনপূর্বক মহার্ষি শরভংগ, স্তেকির, অগস্তা ও অগস্তা-ভাতা ইধ্রবাহের সহিত সাক্ষাং করিলেন। অনন্তর তিনি মহাতপা অগস্তোর আদেশে ঐন্দ্রধন্ত, অক্ষয় শর, ত্পীর ও খড়া গ্রহণ করিয়া যংপরোনাস্তি হৃষ্ট ও সন্তুই হন।

থংকালে রামচন্দ্র সেই দ-ডকারণ্যে বানপ্রস্থাদিগের সহিত অবস্থান করিতে-



ছিলেন, সেই সময় তপোধনগণ অস্ত্র ও রাক্ষসদিগের বিনাশ বাসনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রামও তদ্দণ্ডে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী অণ্নিকল্প ঋষিদিণের সমিধানে রণক্ষেত্রে রাক্ষস ও অস্ত্রে সংহারে অংশীকার করেন।

অনশ্তর তিনি একদা জনস্থানবাসিনী কামর্পিণী শ্পণিথার নাসাক্রণ ছেদন করিয়া দিলেন। পরে তত্তা রাক্ষসগণ শ্পেণিথার উত্তেজনায় সংগ্রামার্থ স্সন্জিত হইল। রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থর, তিশিয়া ও দ্যুণকে অন্চরগণের সহিত রণশায়ী করিলেন। দশ্ভকারণো অবস্থানকাঞ্জ্িছার হস্তে ঐ স্থানের

চতুদ'শ সহস্র রাক্ষস নিহ'ত হইয়াছিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জ্ঞাতিবধবার্তা প্রাণ্ধি প্রোধে একান্ত অধার হইয়া মারীচ নামক এক রাক্ষসকৈ সাহায়্য প্রদানিত প্রার্থনা করেন। মারীচ রাবণকে এইর প অসমসাহসের কার্যে প্রবৃত্ত দেনিক বার বার নিবারণপর্বক কহিয়াছিল, মারণ! মহাবার রামের সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেমন্তর নহে। কিন্তু রাবণ মত্যু-প্রেরিত হইয়া মারীচের বাক্ষে অনাদর প্রদর্শনেপ্র্বক তাহার সহিত রামের আশ্রমে গমন করিল এবং রেম জটায়রর বধসাধনপ্র্বক জানকাকৈ হরণ করিয়া আনিল। অনন্তর রামচন্দ্র সীতা অপহত ও পক্ষান্দ্র জটায়রকে নিহত দেখিয়া শােমাক্রিতির বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জটায়র আণ্নসংস্কার করিয়া দ্রাহিত মনে বনে বনে সীতান্বেরণে প্রবৃত্ত ইইলে, ঘােরদর্শন বিকটাকার কর্মধ নামক এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি কর্মধে বিনাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ চিতানলে ভঙ্গাভত্ত করিলে সে দিব্য গন্ধর্ব-র্প প্রাণ্ড হইয়া ম্বর্গারেহণ করিল এবং স্বর্গারেহণকালে রামকে সন্বোধনপর্বক কহিল, রাম! তুমি এক্ষণে ধর্মশালা তাপসী শবরীর নিকট গমন কর। রাম তাহার বাক্ষে শবরী-সাহ্রধানে গমন করেন এবং শবরী কর্তৃক ধ্রোচিত উপচারে অচিত হইয়া সন্পাতীরে মহাবীর হন্মানের নিকট সম্পান্থত হন।

অনন্তর হন,মানের বাক্যান,সারে স্থাতিরে নিকট গমন করিয়া তাঁহার সমক্ষে আদ্যোপানত আত্মবৃত্তানত—বিশেষত সীতার দর্বকথার বিষয় অবিকল সকলই কহিলেন। কপিবর স্থাতিব রামের মূখে দ্বংথের কথা শ্রবণ করিয়া আন্নিসিম্নানে প্রেনিকত মনে তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। পরে রাম, কপিরাজ বালীর সহিত তাঁহার কি কারণে বৈর উপস্থিত হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্থাতিব বন্ধজের অন্রোধে বিষয় মনে সমস্ত কহিতে লাগিলেন। রাম তংসম্দের শ্রবণ করিয়া বালিবধোন্দেশে প্রতিজ্ঞা-পাশে বন্ধ হন। অনন্তর স্থাতিব রামের নিকট মহাবীর বালীর বলবীর্ষের পরিচয় প্রদান

করিলেন এবং তিনি বালীর তুলাবল হইবেন কি না এই ভাবিয়া ভীত হইতে লাগিলেন। তংপরে তিনি বালীর বলবন্তার রামের সম্যক্ বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিন্ত দৈত্য দ্বন্দ্ভির পর্বতাকার দেহ দেখাইয়া দিলেন। মহাবাহ, মহাবল রাম দ্বন্ভির অন্থি দর্শনে ঈষং হাস্য করিয়া পাদাখ্যুন্ত প্যারা শতষোজন অন্তরে তংসম্দ্র নিক্ষেপ করিলেন এবং একমান্ত শরে সম্ততাল, পর্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া স্থোবির মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিলেন। তখন স্থোব রামের এইর্প অত্যাশ্চর্ষ কার্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সমাক বিশ্বসত ও প্রাত হইয়া তাঁহার সহিত কিন্দিশ্বায় গমন করিলেন।

অনন্তর স্বর্ণের ন্যায় পিশালবর্ণ কপিবর স্থাবি কিন্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবল বালী সেই সিংহনাদ শ্রবণে তারাকে সম্মত করিয়া সংগ্রামার্থ নিগতি ও স্থাবীবের সহিত সমাগত হইলেন। তথন রাম স্থাবির আগ্রহে একমার শরে সমরে বালীর প্রাণ সংহার করিলেন এবং বালীর রাজ্য স্থাবিকে দিলেন।

তংপরে কণিরাজ স্থাবি বানরগণকে আহ্বানপ্রেক জানকীর অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে চতুদিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর হন্মান পক্ষীন্দ্র সম্পাতির বাক্যে শতবোজনবিস্তীর্ণ লবণসমূদ্র পার হইরা ক্ষেত্ররাজ্ব রাবণের স্রক্ষিত প্রী লগ্কার প্রবেশপ্রেক অশোকবনে ধার্কি নিমন্দা সীতাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে রামের সংবাদ নিক্ষেত্র ও অভিজ্ঞান প্রদর্শনপ্রেক আশ্বাসিত করিয়া ঐ বনের তোরণন্বার চার্কিরলেন। তংপরে মার্তি পাঁচজন সেন্স্রেকি, সাতজন মন্ত্রিক্মার ও রাবণতন্ম

তংপরে মার্নিত পাঁচজন সেন্সেনিই, সাতজন মহিত্রমার ও রাবণতন্য মহাবীর অক্ষকে বিনাশ করিয়া মেখনিটার রক্ষান্তে বন্ধ হন এবং তিনি সর্বলোক-পিতামহ রক্ষার বরে অবিলন্তে ক্লিন্ডি-কৃত বন্ধন হইতে মৃত্ত হইবেন জানিয়া যে-সমস্ত রাক্ষস তাঁহাকে করিয়া লাইয়া বাইতেছিল, রাবণকে নেচগোচর করিবার নিমিত্ত তাহাদিগতে ক্ষমা করেন। অনন্তর কেবল অশোকবন ব্যতিরেকে সমস্ত লংকা দশ্ধ করিয়া রামচন্দ্রকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত প্রবায় তাঁহার নিকট সম্পুলিথত হন।

অপরিছিল বলব্দিধসম্পন হনুমান মহাত্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক কহিলেন, প্রভাে! আমি ষথার্থতেই জানকীকে দেখিয়া আসিলাম রাম হনুমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া স্থাবির সহিত সাগর-তাঁরে গমনপূর্বক সূথেরি ন্যায় প্রথন শরনিকরম্বারা সম্দ্রকে ক্রভিত করিলেন। সম্দূর রাম-শরে নিতান্ত নিপাঁড়িত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাম সম্দূরে বাক্যান্সারে নলের সাহায়ে সেতু প্রস্তৃত করিয়া লইলেন এবং সেতু স্বারা লঙকার উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রাম রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উন্ধার করেন, কিন্তু তাঁহাকে উন্ধার করিয়াও বহুকাল রাক্ষস-গৃহে অধিবাস-নিবন্ধন লোকাপবাদভয়ে তাঁত ও অতানত লজ্জিত হইলেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পতিরতা সহীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অণিনপ্রবেশ করেন। পরিশেষে রাম অণিনর বাক্যান্সারে সহীতাকে নিম্পাপা বোধ করিয়া হ্টান্তঃকরণে প্নরায় তাঁহাকে গ্রহণ করেন। দেবতা ও ঋষিগণ এই কার্যের নিমিন্ত তাঁহাকে বারবার সাধ্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং গ্রিলোকম্থ সমস্ত লোক যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। পরে তিনি রাক্ষসপ্রধান বিভাষণকে লঙকায়

অভিষেকপ্রাক কৃতকার্য ও গভন্ধর হইয়া আনন্দিত হন।

অনশ্তর রাম অমরগদের নিকট বরলাভপ্রেক বানরদিগকে সমরশয়া হইতে উত্থাপিত করিয়া স্থাদ্গণ সমভিব্যাহারে প্রুপক রথে আরোহণ করত অযোধ্যাভিম্থে যাত্রা করিলেন এবং মহর্ষি ভরম্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া ভরতের নিকট হন্মানকে পাঠাইলেন; পরে স্থাবি প্রভৃতি স্থাদ্গণের সহিত প্রেরায় প্রুপকে আরোহণ করিয়া অভীত ব্তাশ্ত বর্ণন করিতে করিতে নিন্দ্রামে উপস্থিত হন। একশে তিনি তথায় দ্রান্তগণের সহিত মনতকের জ্যাভার অবতরণপ্রেক সীতার রূপের অন্র্প রূপ ধারণ করিয়া প্রুবায় রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

হে তপোধন! অযোধ্যাধিপতি রাম পিতার ন্যার প্রজাপালন করিতেছেন। তাঁহার এই ব্রাজ্যকালে প্রজারা হ্ল্পিন্ট, আধিব্যাধি-বিবজিত, দৃভিক্ষভয়শ্ন্য ও ধার্মিক হইবে। পিতা কদাচই প্রের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে না। নারীগণ সধবা ও পতিব্রতা থাকিবে। তাঁহার রাজ্যমধ্যে অন্নি-ভয়, বায়্-ভয় ও তংকর-ভয় তিরোহিত হইয়া যাইবে। কেহই জলমধ্যে নিমণ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না। নগর ও রাদ্যসকল ধনধান্যসম্পান হইবে। সকলেই সত্যর্গের ন্যায় নির্ন্তর স্থেষ কালহরণ করিবে। সেই রঘ্কুলতিলক রাম বহু ব্রের্কি বহুসংখ্য অন্বমেধ যজ্ঞা অনুষ্ঠান করিয়া বিশ্বান ব্রাজ্যগণকে বিধান্য প্রিরের অবৃত্ত কোটি ধেন্ ও প্রচ্নের ধন দানপ্রেক অনেকানেক রাজবংশ সংক্রপন করিবেন। তিনি রাজ্যাদি বর্ণচতুন্তরকে স্থা স্বান্ধ নিয়োগ করিয়ে ক্রিকে। এইর্পে তিনি দশ সহস্ল ও দশ শত বংসর রাজ্য শাসন করিয়ে প্রশ্নেলাকে গমন করিবেন।

বর্ত কর্ম বন নালন্ত্র ক অলেকালেক রাজ্বলো ব্রেক্সান কার্বেন। গুলান প্রাধানাদি বর্ণ চতুন্টরকে স্থ স্ব ধর্মে নিরোগ করিয়ে স্থালাকে গমন করিবেন। এইর্পে তিনি দশ সহস্র ও দশ শত বংসর রাজ্য শাসন করিয়ে স্থালাকে গমন করিবেন।
বে ব্যক্তি এই আর্ট্রুকর, প্রিক্তি সাপনাশক, প্রাজ্তনক, বেদোপমিত রামচিরত পাঠ করিবেন, তিনি সক্রে পাপ হইতে মূল্ভ হইরা প্রে, পোর ও অন্চর্গণের সহিত দেহান্তে দের্ভিক গিয়া স্থী হইবেন। যদি ব্রহ্মণ এই উপাধ্যান পাঠ করেন, তিনি বাক্-স্টিতা, করিয় রাজ্য, বিণক্ বাণিজ্যে বহু অর্থ ও শ্রে মহতু লাভ করিবেন।

ন্বিভীয় সর্গ ॥ ধর্মপরায়ণ দশিষা মহবি বাল্মীকি দেববি নারদের বাকা প্রবণ করিয়া তাহাকে প্রেল করিলেন। নারদ বাল্মীকি কর্ত্ক যথোচিত উপচারে অচিতি হইয়া তাহাকে সম্ভাষণ ও তাহার অন্মতি গ্রহণপ্রিক দেবলোকে প্রম্থান করিলেন।

অনন্তর বালমীকি মূহ্ত্কাল আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভাগারিথীর অদ্রে স্রোভন্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথার উপস্থিত হইরা নদীর অবতরণপ্রদেশ কর্দমশ্না দেখিরা পাশ্ববিত্তী শিষ্য ভরন্বান্ধকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বংস! দেখ, এই তীর্থ কেমন রমণীর ও কর্দমশ্না এবং সচ্চরিত্র মন্যোর চিত্তের ন্যার ইহার জল কেমন স্বচ্ছ; এক্ষণে তুমি কলস রাখিয়া আমাকে বন্ধল দেও, আমি এই নদীতে অবগাহন করিব। গ্রে-শ্রা্মান্ব াী শিষ্য ভরন্বান্ধ বালমীকি কর্তৃক এইর্প অভিহিত হইয়া আবিলন্বে তাঁহাকে বন্ধল প্রদান করিলেন। বালমীকি শিষ্য-হস্ত হইতে বন্ধল গ্রহণপূর্বক তাঁরবত্তী নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সেই কানন-সমীপে এক ক্রোণ্ডিমিথ্ন মধ্র স্বরে গান করত সুস্থ শ্রীবে বি**হার করিতেছিল**, এই অবসরে অকারণ-বৈরী পাপর্মাত এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রোণ্ডকে বিনাশ করিল। তখন ক্রোণ্ডী ক্রোণ্ডকে নিহত ও শোণিতলিত কলেবরে ধরাতলে বিল্যাপ্তিত দেখিয়া এবং সেই তামু-শার্ষ কামোন্মন্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সহিত চির-বিরহ উপস্থিত স্থির করিয়া কাতর-স্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্মপরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি সম্ভোগ-প্রবৃত্ত বিহণ্যকে নিষাদ কর্তক নিহত দেখিয়া বিষাদ-সাগরে একান্ত নিমণন হইলেন। ক্রোন্ডীর কর্মণ ক-ঠম্বরে তাঁহার অল্ডরে দয়ার সন্তার হইল। তথন তিনি এই কার্য নিতানত অধনজনক জ্ঞান করিয়া কহিলেন, রে নিষ্দে! তই ক্রোণ্ডিমিথান হইতে কাম-মোহিত ক্রোণ্ডকে বিনাশ করিয়াছিস: অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতে পারিবি না। বাল্মীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া, আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি কহিল্যম, বারবার এই চিণ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বৃণ্ধিমান্ জ্ঞানবান্ মহবি মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন ও সম্যক্ অবধারণপূর্বক শিষ্যকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন, বংস! আমার এই বাক্য চরণক্ষ অক্ষর-বৈক্ষ্য-বিরহিত ও তল্টীলরে গান করিবার সমাক্ উপযান্ত হইয়াছে; অতএব ইহা যখন আমাুর শোকাবেগ-প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নিগতি হইল, তখন ইহা নিশ্চয়ই শেলুব্ৰুইপে প্ৰথিত হউক, শিষ্য ভরশ্বাঞ্জ গ্রেলেবের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়(প্রাতি মনে তাহাতে অন্মোদন করিকেন এবং মহর্ষিও তাঁহার প্রতি বথেচ্চিত সন্তুল্ট হইলেন।

অনন্তর বাল্মীকি বিধানান,সারে প্রস্তুর স্নান করিয়া ঐ শেলাকোৎপত্তির বিষয় চিশ্তা করিতে করিতে আছুল্লে প্রত্যাগমন করিলেন। শাস্মজ্ঞানসম্পল্ল বিনীতস্বভাব তদীয় শিষ্য ভর্ত্ত্বভিত্ত প্রত্যে জলপর্ণে কলস লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হহলেন।

ধর্মজ্ঞ খবি বালমীকি কিন্তু সমাভিব্যাহারে স্বীর আশ্রমে প্রবেশপূর্বক আসনে উপবেশন করিয়া নানাপ্রকর্ম কথা উথাপনকরত এক-একবার সেই শেলাকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা প্রজাপতি রক্ষা স্বয়ং তাঁহার দর্শনাথা তথায় আগমন করিলেন, বালমীকি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোখান করিয়া



বিশ্ময়াবিদ্ট চিত্তে নিশ্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্চলিপটে বিনীতভাবে দন্দায়মান রহিলেন। তংপরে তিনি পাদা অর্দ্য আসন ও স্কৃতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া সাদ্যাণেগ প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান পিতামহ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহর্ষিকে অনাময় প্রশ্নপত্রিক আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন।



মহার্ষ বাদমাকি প্রজাপতির অনুমতি অনুস্ত্ত উপবিষ্ট হইয়া ক্লোঞ্চ-বধসংক্লান্ত বিষয় চিন্তা করত মনে মনে কহিছে লাগিলেন, হায়! বৈয়াচরণপর
পামর বাাধ অকারণ সেই কলকণ্ঠ বিষয়েকি বিনাশ কয়য়য় কি কুকার্যই
অনুষ্ঠান কয়য়য়ছে। অনন্তর ক্লোক্সি নুঃখ বারংবার তাঁহার স্মরণ হইতে
লাগিল এবং উহার নিমিত্ত একার্ড শোকাক্ল হইয়া মনে মনে সেই শেলাক
পাঠ কয়িতে লাগিলেন।

তথন অন্তর্যামী ভ্রুছ্কিই ভগবান ব্রহ্মা সহাস্যমুখে মহর্ষিকে সন্বোধনপ্রেক কহিলেন, তপোধার্য়ী তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃস্ত হইয়াছে,
তাহা দেলাক বলিয়াই বিখ্যাত হইবে; এ বিষয়ে সংশয় করিবার আর আবশ্যকতা
নাই। তাপস! আমার সংকলপপ্রভাবেই তোমার মৃখ হইতে এই বাক্য নিগত
হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের
নিকট যের্প শ্নিয়াছ, তদন্সারে সেই ধর্মশাল গম্ভীরন্বভাব ব্যুদ্ধিমান
রামের এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত ব্ত্তান্ত
কীর্তন কর। নারদ যাহা কহেন নাই, রচনাকালে তাহাও তোমার স্ফ্র্তি
পাইবে। তোমার এই কাবোর কোন অংশই মিখ্যা হইবে না। অতএব তৃমি এই
রমণীর রামচরিত শেলাকবন্ধ কর। এই জীবলোকে যতকাল গিরিনদীসকল
অবস্থান করিবে, তের্টান্ন সংকৃত এই রামায়ণকথা প্রচারিত থাকিবে এবং
তত্তিন তোমার কীর্তি-শ্রীর উধ্বে ও অধোলোকে স্থায়ী হইবে। ভগবান
বন্ধা মহিষি বাল্মীকিকে এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনশ্তর সশিষ্য মহার্ষ বালমীকি এই ব্যাপারে বারপরনাই বিচ্মিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যাগণ সেই শেলাক গান করত প্রতি ও বিস্ময়াবিল্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, গ্রুদেব তুল্যাক্ষর চরণচতুন্টয়সম্পল্ল যে পদাবলী গান করিয়াছেন, শোকাবেগ-প্রভাবে উচ্চারিত হওয়াতে তাহা শেলাক বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই মহাত্মা এই প্রকার শেলাকে রামায়ণ রচনা করিবেন, এইর্প সংকল্পও করিয়াছেন।

উদারদর্শন অত্ল কীতিসম্পন্ন মহার্য বাল্মীকি উৎকৃষ্ট ছন্দ অর্থ ও পদয্ত্ত তুল্যাক্ষর মনোহর বহুসংখ্য দেলাক দ্বারা দশরথ-তনয় রামের যশস্কর কাব্য রচনা করিয়াছেন। পাঠক! এক্ষণে সেই সমাস সন্থি ও প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগসম্পন্ন দোষ-বিরহিত মধ্রে ও প্রসাদগ্রোপেত বাক্যে সংকলিত খবি-প্রণীত রামচারিত ও রাবণবধ শ্রবণ কর।

ভৃতীয় সর্গা। মহার্য বাল্মীকি দেব্যর্য নারদের নিকট ত্রিবর্গসাধক হিতজনক সমগ্র রামচরিত শ্রবণ করিয়া প্রনরার সেই ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকৃতর্প জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং প্রাভিম্থ কুশের আসনে উপবেশন ও বিধানান,সারে আচমনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগবলে তাহা অনুসংধান করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং ভার্যা প্রজা ও অমাত্যাদি সহিত রাজা দশর্থ, ই'হাদিগের হাস্য-পরিহাস, কথাবাতী ও ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ পরিদাশ্যমান হইতে লাগিল। সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্যুণ ও সীভার সহিত বনে বনে প্র্যুটন করত যের প দুর্গতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহাদিগের অন্যান কর্ম করতলপথ আমলকের ন্যায় তিনি দেখিতে পাইলেন তখন মুক্তমতি মহর্মি যোগবলে এই ন্যায় তান দেখেতে পাহলেন। তখন মহটোত মহার্য যোগবলে এই
সমসত অবগত হইয়া নারদ কর্তৃক পরে তিতিত, ধর্ম ও কামপ্রতিপাদক
সম্দের ন্যায় নানাবিধ সারবং পদাথে ব অধ্বার, শ্রবণ-মনোহর রামচরিত রচনা
করিতে লাগিলেন। রামচন্দের জন্ম কাহার বল, লোকান,রাগিতা, প্রিয়তা,
ক্ষমা, সোম্যতা ও সত্যশীলতা ধর্ম মহার্ষ বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে
পথিমধ্যে পরস্পরের যের্প অভাশিত্য কথোপকথন হইয়ছিল, তংসমাদয় এই
গ্রান্থে বণিত হইয়াছে। ত্রুপ্রে জানকীর বিবাহ, ধন্ত্রণ, ভাগবের সহিত
রামের বিবাদ ও রামের গ্রেসমাদের, রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দ্বেডভাব, রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরথের শোক, বিলাপ ও পরলোকপ্রাণ্ডি, প্রজাবর্গের বিষাদ ও অবোধ্যায় প্রত্যাগমন, নিষাদাধিপ-সংবাদ, সার্রাথ স্ক্রমন্ত্রের প্রত্যাবর্তনি, গঞ্গা-সন্তরণ, রামের ভরম্বাজ সন্দর্শনি, ভরশ্বাজের আদেশানুসারে রামের চিত্রকুট পর্বতে গমন ও তথায় পর্ণকুটীর নিমাণ, ভরতের অ্লগমন ও ভরতকৃত রামের প্রসাদন, রামের পিতৃতপণি পাদ্বকা-অভিষেক, ভরতের নান্দিগ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্য গমন, বিরাধবধ, শরভংগ দশনি, স্তীক্ষা সমাগম, অনস্থার সহিত সীতার একত অবস্থান ও সীতার দেহে অনস্যার অঞ্গরাণ প্রদান, রামের অগ্নতা দর্শন, ধন্প্রহণ, শ্পণিখা-সংবাদ ও তাহার বির্পেকরণ, খর ও গ্রিশিরা নামক রক্ষসন্বয়ের বধ, রাবণের স্বীতা হ্রণোদ্যোগ, মারীচবধ, স্বীতাহরণ, রামচন্দ্রের বিল্পাপ, জটাযার মৃত্যু, রামের কবল্ব দশনি, পম্পা দশনি, শবরী দশনি, ফলমূল ভক্ষণ, পম্পা-তীরে বিলাপ, হন্মদ্রশন, ঋষ্মেকে গমন, স্থাবি-সমাগম, স্থাবিব বিশ্বাসোৎপাদন ও ভাঁহার সহিত সখাভাব, বালি-সাগ্রীব-বিগ্রহ, বালিবিনাশ, স্ত্রীবের রাজ্যপ্রাণিত, ভারা-বিলাপ, রাম-স্ত্রীব-সংক্তে, বর্ষানিশায় আবাস-গ্রহণ, রামের ক্রোধ, কপিবল সংগ্রহ, দুভ প্রেরণ, পৃথনীসংস্থান কথন, রামের অ•গ্রীয় দান, জাম্ববানের গহ্বর দশনি, বানরগণের প্রায়োপবেশন, হন্মানের সম্পাতি দর্শন, পর্বভারোহণ, সাগরজংঘন, সমুদ্রের বাক্যে মৈনাক দর্শন,

রাক্ষসী-তর্জন, ছারাগ্রাহ রাক্ষসের দর্শন, সিংহিকানিধন, লাণ্কাদর্শন. রাহিকালে লাণ্কাপ্রী প্রবেশ, অসহায় অবস্থায় কর্তব্যাবধারণ, পানভূমি গমন,
অন্তঃপর্রদর্শন, রাবণের সহিত সাক্ষাংকার, প্রুণ্পক নিরীক্ষণ, অশোক বনে
গমন, সীতাদর্শন, অভিজ্ঞান প্রদান, সীতার বাকা, রাক্ষদী-তর্জন, হিজটার
স্বান্দর্শন, সীতার মণিপ্রদান, ব্কভণা, রাক্ষদী বিদ্যাবণ, কিংকর সংহার,
হন্মানের বন্ধন, লাণ্কাদাহকালে হন্মানের গর্জন, প্রনরায় সাগরলংখন,
মধ্হরণ, রামচন্দ্রকে আন্বাস দান, মণিপ্রদান, সম্দ্র-সমাগম, সেতৃবন্ধন,
সম্দ্রোন্তরণ, রজনীতে লাণ্কাবরোধ, বিভীষণ-সংস্কা, বধোপায় নিবেদন, কৃণ্ডকর্ণনিধন, মেঘনাদবধ, রাবণবিনাশ, রামের সীতাপ্রাণিত, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক,
প্রণকদর্শন, অযোধ্যায় আগমন, ভরণ্বাজ্ঞ সমাগম, হন্মানকে নিশপ্রামে
প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রামাভিষেক, সৈন্যগণের বিদায়, রাণ্টান,রাগ ও
সীতা পরিত্যাগ, মহর্ষি বাল্মীকি এই সম্পত্ত এবং রামের অপ্রচারিত অন্যান্য
সম্প্র বিষয় স্বপ্রণতি কাল্যমধ্যে বর্ণন করিয়াছেন।

চতুর্য সার্য । রন্ত্র্ল-তিলক রাম রাজ্য লাভ্র করিলে মহর্ষি বালমীকি বিচিন্ন পদ ও অর্থসংযুক্ত রামচরিত সংক্রাক্ত কর্ম মহাকার্য রচনা করিলেন। এই কাব্যমধ্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শেলাক প্রিমত সর্গ ও ছর কাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ড প্রস্তৃত আছে। এই উত্তরকাণ্ডে বুর্তা-পরিত্যাগ আরুদ্ধ করিয়া তাঁহার ভ্র্ণার্ভ প্রবেশ পর্যান্ত বর্ণাত হইমুদ্ধি মহর্ষি এই সাতকাণ্ড রামারণ প্রস্তৃত করিয়া ইহার প্রচার বিষয়ে চিসুর্ব্বে করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ম্নানবেশ-ধারী আশ্রমবাসী যশস্বী মেজুর্মার কুশ ও লব আসিরা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তথন মহাজ্য মহুর্বি ধর্মজ্ঞ মেধাবী মধ্রম্বরসাণ্পন্ন কুশ ও লবকে কাব্যার্থবাধে সমর্থ বিষয়া তাঁহাদিগকে বেদার্থগ্রহণ ও তাহার সংগ্রা সংগ্রারণবধ নামক সীতা-চরিত-সংক্রান্ত স্বকৃত সমগ্র রামারণ কাব্য অধ্যরন করাইতে লাগিলেন। ঐ দুই ল্রাতা গন্ধ্বের ন্যার পরম স্কেনর ও মধ্র-কণ্ঠন্বরসম্পন্ন ছিলেন। উহারা সংগীতবিদ্যা এবং স্থান ও ম্ছ্নাতত্ব সম্যক্ত আয়ন্ত করিয়াছিলেন। ইহাদিগকে দেখিলে বিন্ব হইতে উথিত প্রতিবিদ্বের ন্যার রূপে রামেরই অন্তর্গ বোধ হইত।

অনশ্তর দ্রাত্যাগল কুশ ও লব, পাঠ ও গতিকালে একাশত শ্রুতিস্থকর, দ্বত মধ্য ও বিলম্বিত এই তিবিধ প্রমাণসম্মত বজ্জাদি সম্তদ্বরসংয্ত্র, তাললয়ান্ক্ল এবং শৃংগার-হাস্য-কর্ণ-রোদ্র-বীর প্রভৃতি রস-বহলে মহাকাব্য রামাযণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অন্তিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই ধর্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কণ্ঠম্থ করিয়া রামাণ, তপোধন ও সাধ্সমাজে স্বিশেষ অভিনিবেশসহকারে শিক্ষান্র্প গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা সেই সর্বস্পেক্ষণসম্পন্ন মহাভাগ মহাত্মা কুশী ও লব সভামধ্যে সমবেত বিশ্বদেশবভাব ঋষিগণের সমক্ষে এই মহাকার্য গান করিতে লাগিলেন। ধর্ম-বংসল ঋষিগণ তাঁহাদিগের সভগীত প্রবণে প্রীত ও বিদ্যিত হইয়া বাধ্পাকুললোচনে তাঁহাদিগকে বারংবার সাধ্বাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লবের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহা! গীতের কি মাধ্রী, শ্লোকসকলই বা কি মনোহারী হইয়াছে। বহুকাল হইল,

রামের এই সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; তথাচ অধ্না যেন তংসমান্দয় প্রত্যক্ষবং পরিদৃশ্যমান হইতেছে!

অনশ্বর কৃশ ও লব ভাবে উদ্মন্ত হইয়া শ্রোতৃগণের চিত্ত আর্র্ড করত মধ্র উচ্চ ও বড়্জাদি স্বরে গান করিতে লাগিলেন। তপঃপরায়ণ ঋষিগণের মৃথ হইতে প্রশংসাধর্নন উচ্চারিত হইতে লাগিল। তখন ভাঁহাদিগের মধ্যে কেই সহসা উত্থিত হইয়া কৃশ ও লবকে এক কলস প্রদান করিলেন। কেই প্রসম হইয়া বলকল দিলেন। কোন ঋষি কৃষ্ণাজিন, কেই বজ্ঞসার, কেই কমণ্ডলা, কেই ম্প্রানিমিত তন্তু, কেই আসন ও কেই বা কোপান দান করিলেন। কোন এক ম্নিন সন্তুন্ত ইইয়া একখানি কুঠার দিলেন। কেই বা কাষায়বন্দ্র, কেই চীরবন্দ্র, কেই জটাবন্ধন-রক্ত্রা, কেই কাষ্ঠারনিশ্বন-রক্ত্রা, কেই কাষ্ঠারনিশ্বন ক্রেল্ডা হইয়া একখানি কুঠার দিলেন। কেই বা কাষায়বন্দ্র, কেই কাষ্ঠানভার, এবং কেই কেই উদ্দেশ্বর-নিমিতি পাঠ প্রদান করিলেন। কোন মহর্ষি "ন্বান্দ্রত" কেই বা "দীর্ঘার্বন্তু" বলিয়া হন্তোভোলনপূর্বক প্রতি মনে আশার্বাদ করিতে লাগিলেন।

সত্যবাদী খাষিগণ কৃশ ও লবকে এইর্প আশীবাদ করিয়া কহিলেন, মহাত্মা বাল্মীকি যথাক্তমে যে উপাখ্যান সংকলন করিয়াছেন, ইহা অতি চমংকার হইয়াছে এবং প্রবেশ্ব-রচনা বিষরে ইহা কবিগণের প্রকাশ্ব অবলম্বন হইবে। হে সংগতি-স্নিস্থ কুশলব! তোমরা এই আয়ুক্তী স্ভিটকর ও প্রবেদ্মনোহর উপাখ্যান উত্তম গান করিয়াছ।

এইর্পে কৃশ ও লব সপ্ণতি করি সর্বত্ত প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। অনুষ্ঠার একদা ঐ দুই ক্রম্পি অবোধারে রাজমার্গে রামারণ গান করিতেছেন, এই অবসরে রাজা ক্রমেন্দু বদ্ছাক্তমে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাম সেই ভ্রাভূত্বয় ক্রমেন্দ্র বভবনে আন্য়নপর্বক তাঁহাদিগকে সমন্চিত সংকার করিলেন। ক্রমেন্ট্রিক বিশ্বনি কাঞ্চন-নিমিত দিবা সিংহাসনে উপবেশন করিলে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভঙ্গিণ ও মন্ত্রিবর্গ তাঁহার সলিখানে উপবিণ্ট হইলেন। তখন রাম্বন্দু সেই বিনীত রুপসম্পল্ল কুশ ও লবকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মণ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরত ও শত্রাকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, দ্রাতৃগণ! তোমরা এই দেবপ্রভাব উভর দ্রাতার নিকট বিচিত্র অর্থ ও পদসংযুদ্ধ উৎকৃষ্ট উপাধ্যান প্রবণ
কর। তিনি লক্ষ্যাণ প্রভৃতিকে এই কথা বলিয়া সেই গায়কন্বরকে গান আরশ্ভ
করিবার আদেশ দিলেন। তখন গায়ক কুশ ও লব উভরেই শ্রোতৃগণের কলেবর
প্রলিকত এবং হৃদয় ও মন আহ্যাদিত করিয়া নেক্ছান্তর্প উচ্চন্বরে রাগরাগিণী সহকারে বীণার ন্যায় মধ্র রবে স্পেন্টভাবে গান করিতে লাগিলেন।
প্র্তি-স্থকর গাঁতি, সমিতিমধ্যে সকলকে মোহিত করিতে লাগিল। তখন
রাজা রামচন্দ্র প্রেরায় ভাতৃগণকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, দ্রাতৃগণ! এই তাপস
কুশ ও লব ম্নিবেশধারী হইলেও স্বদেহে রাজচিক্ত সম্দয় বহন করিতেছেন।
ই'হারা গায়ক এবং এই উপাধ্যানও অতি মধ্র ও আমারই বশস্কর, অতএব
তোমরা একণে অরহিত মনে ইহা প্রবণ কর। রাম দ্রাতৃগণকে এই কথা বলিয়া
প্রেরায় কুশ ও লবকে গাহিতে কহিলেন। কুশ ও লবও রাজা রামচন্দের আজ্ঞা
লাভ করিয়া সংস্কৃতাপ্রিত গতি গাহিতে লাগিলেন এবং রামও রাজসভায়
সমাসীন হইয়া আপনার চরিত্র চিরস্থায়ী হইবার বাসনার গতি প্রবণে একাতত
আসন্ত হইলেন।

পশ্বম সর্গা। প্রজাপতি মন্ অবধি জাপুলি বে-সমস্ত ন্পতি এই সসাগরা বস্মতীকে অনন্যসাধারণর পে বার্দ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, বাঁহাদিগের বংশে সগর রাজা উৎপশ্ন হন, বে সংক্রির গমনকালে বভি সহস্র প্র অন্গমন করিতেন এবং বিনি সাগর খনন বৈর্দ্ধন আমরা শ্নিরাছি, ইক্ষাকুবংশীর সেই মহীপালগণের বংশ এই বিনারণ উপাখ্যানে কীতিতি হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা এই তিবগ্রিমান উপাখ্যান আদ্যোপান্ত গান করিব, আপনারা অস্য়া-শ্না হইয়া শ্রবণ ক্রিন।

স্রোতস্বতী সরযুর তীরে প্রচূর ধন-ধান্য-সম্পন্ন আনন্দকোলাহলপূর্ণ অতি-সমৃন্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক-প্রথিত অবোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মন্, স্বয়ং এই পরে প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা স্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সূদৃশ্য। ইতস্ততঃ স্প্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথসকল বিকসিত-কুস্মম-সমল্পকৃত ও নিয়ত জলসিস্ত হইয়া উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট ও তোরণ এবং প্রণালীবন্ধ আপণসকল রহিয়াছে। কোন স্থানে নানা-প্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র সঞ্চিত আছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুক্ত অট্রালিকায় ধনজপট্রসকল বায়,ভরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ *লৌহ-নিমি*তি **শতখ**্রী নামক বন্দ্রবিশেষ উচ্ছি<sub>ন</sub>ত রহিয়াছে। উহাতে বধ্গণের নাট্যশালাসকল ইতস্ততঃ প্রস্তৃত আছে। প্রুৎপ-বাটিকা ও আয়ুবনসকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানা-দেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় জইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দিক বেণ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শনু-মিত্র উভয়েরই একানত দ্বাভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব ধর উদ্ধ ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোষাও বা রম্ন-নির্মিত প্রাসাদ পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে।

কোন স্থানে বিহারার্থ গ্রুত গৃহ ও সম্ততন গৃহ নির্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। তথাকার স্ববর্ণখচিত প্রাসাদসকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধান্যতম্ভল ও নানাপ্রকার রক্তে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকে সিম্পগণের তপোবললব্দ বিমানের ন্যায় উহা সর্বোংকুষ্ট ও সংপূর্বস্থা নিরুতর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষ্রসের ন্যায় স্মিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি মৃদুন্গ বীণা ও প্রথমকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান করিতেছেন। যাহারা সহায়হীন ও আত্মীয়শ্বজনবিহীন ও ল্কায়িত হয় এবং যাহারা বিরোধ উপস্থিত করিয়া পলায়ন করে এইরূপ ব্যক্তিসকলকে বে-সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শর্মিকরে বিশ্ব করেন না, বাঁহারা শাণিত অস্ত ও বাহ,বঙ্গে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন, এই প্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাণিনক গুণবান বেদ-বেদাংগবেতা দানশীল সতাপরায়ণ মহাত্মা মহবিগণ তথায় নিরম্তর কালযাপন করিতেছেন, রাজ্যবিবর্ধন রাজা দশরথ সেই অতুল-প্রভা-সম্পল স্রনগরী অমরাবতী সদৃশ সর্বালৎকা্র্শ্রেভিত অযোধ্যা পালন ক্রিয়াছিলেন ৷

ষষ্ঠ সগ । সেই অযোধ্যা নগর (১৪) বেদ-বেদাখা-পারগ পরম-ধার্মিক দ্রদশী তেজস্বী বজ্ঞশীল ক্রিকিন্স-বিখ্যাত মহাবল-পরাক্রাম্ত খবিকম্প রাজবি দশরথ প্রতাপশালী মেইর ন্যার প্রজ্ঞাপালন করিতেন। ইক্ষবাকু-বংশীর ভ্পোলগণের মধ্যে জিটেন্সির দশরথ অতিরথ বলিয়া প্রসিম্ধ ছিলেন। ইনি একজন স্বাধীন বিশেষ। চতুরখগবল প্রভৃতি রাজ্যাধ্যসকল ইতার সংগ্রহ ছিল। পরে জনপদবাসী প্রজ্ঞারা ইতার প্রতি বিলক্ষণ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ই'হার শনুসকল বিনন্ট ও মিন্তদল প্রুট হইত। ধন-ধান্যাদি সংগ্রহ নিবন্ধন ইনি স্বুররাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অনুর্প বিলয়া প্রাথত ছিলেন। নিদশাধিপতি যেমন অমরাবতী রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইর্প্ সেই সভাপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্মার্থকাম অনুসরণপূর্বক অযোধ্যা পালন করিতেন।

তাঁহার রাজ্যকালে ঐ নগরীর লোকসকল ধর্মপরায়ণ শাস্তক্ত হুচ্ট স্বধন-সন্তৃথ্ট অল্যুস্থ-দ্বভাব ও সত্যবাদী ছিল। সকলেই প্রচারে পরিমাণে উত্তম উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত। গো, অধ্ব ও ধন-ধান্য সঞ্চয় নাই এমন গৃহস্থই প্রায় তথায় দেখিতে পাওয়া বাইত না। যে যাহা অভিলাষ করিত তাহাই তাহার সিম্প হইত। কোন প্রেষ্ট কামোন্মত দ্রাচার ও জুর ছিল না। তথায় মূর্থ ও নাম্ভিকও দ্ভিগোচর হইত না। নরনারীসকল ধর্মশীল জিতেন্দ্রিয় স্বভাব-সম্ভূক্ট এবং মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্নচিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত। ধর্মান্রগত ভোগস্থ চরিতার্থ করিতে কেহই কাতর **ছিল না। সকলেই প**রিষ্কৃত ব**স্তু ভোজন করিত এবং প**রিচ্ছল থাকিত। সকলেই দেহে চন্দন লেপন ক্রিত ও দানশীল कि। সকলেই অংগদনিত্ক ও করাভরণ ধারণ করিত। কাহারই মনোবৃত্তি উছ্টেপ্র ছিল না। সকলেই সাণিনক ও যাজিক ছিল। কেহই ক্লাণর তদক্ষ কদাচার ও জাতিসংকর-সম্প্রম ছিল না। দিবজ্বপা জিতেণ্ডির দানাধ্যন্ত্রস্থান ও অনিবিশ্ধ প্রতিগ্রহী ছিলেন। কেহই অস্যাপ্রবশ ও অশব্দ ছিল্পা। সকলেই সাণ্ডেগাপাংগ বেদ অধ্যয়ন ও ব্রতান্তান করিত। কেই দুর্থ কি তচিত্ত ও অন্যান্য রোগগ্রহত ছিল না। নরনারীসকল সর্বাণগস্থার ও অপ্রে শোভাসম্পন্ন ছিল। সকলে রাজার প্রতি অসাধারণ অন্রাগ প্রদৃষ্ট্র নিরত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতৃষ্টর দেবভক্তিযুক্ত অতিথি-সংকারপর কৃতজ্ঞ বদান 💢 বীর ছিলেন। অকালমৃত্যু কাহ্যকেই সহ্য করিতে হইত না। সকলেই পরে পোঁত ও কলতে নিরন্তর পরিবৃত থাকিত। ক্ষতিয়েরা বান্ধণের ও বৈশ্যেরা ক্ষান্তিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শুদ্রঞ্জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষান্তিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিষ্ক্ত থাকিত।

গিরিদরী যেমন কেশরী ন্বারা পূর্ণ থাকে, সেইর্প সেই অযোধ্যা নগরী হ্তাশনের ন্যার তেজন্বী অকৃতিল-ন্বভাব অসহিন্দ্র ধন্বেদ-বিশারদ ও বারগণে পরিপূর্ণ ছিল। কান্বোজ বাহ্যীক ও পারস্য দেশার এবং সিন্ধ্র প্রদেশাংপক্ষ উক্তৈঃশ্রবাসদৃশ অশবসকল এবং বিশ্বা ও হিমালের পর্বতে জাত দিগ্গজ ঐরাবত মহাপদ্ম অস্তন ও বামনের কূলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ এই বিবিষ জাতি সম্পর্ক ভদ্রমন্দ্র, মন্দ্রমৃগ ও মৃগমন্দ্র এই ন্বিবিষ নিবিষ জাতি সম্পর্ক ভদ্রমন্দ্র, মন্দ্রমৃগ ও মৃগমন্দ্র এই ন্বিবিষ নিবিষ জাতি সম্পর্ক মদস্রাবী মহাবল নৈলের ন্যার উত্ত্রুগমাতপাসম্বহে অযোধ্যা সত্তই পরিপূর্ণ থাকিত। কেহ তথার বৃদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্র ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইরাছিল। উহার বিশ্তার তিন যোজন, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে যুদ্ধার্থ কেহই সাহস করিতে পারিত না, শত্র-নাশন রাজা দশর্ম চন্দ্র যেমন নক্ষ্যগণকে শাসন করেন, সেইর্প সেই যথার্থ নামা স্কৃদ্ তোরণ ও অর্গলসম্পন্ন বিচিত্র গৃহ-পরিশোভিত বহ্লালোকস্বকুল ও মঞ্চালালয় অযোধ্যা শাসন করিতেন।

সশ্তম স্থা । ধ্লি, জরণত, বিজয়, স্রাণ্ট্র, রাণ্ট্রধান, অকোপ, ধর্মপাল ও অর্থাবিং স্মাণ্ট্র এই আটজন, মহাবার মহাত্মা রাজা দশর্থের মণ্ট্রী ছিলেন। ই'হারা যশম্বী বিশ্লেশভাব ও গ্লেবান: অন্যের মনোগত ভাব হ্দয়ণ্গম ও কার্যাকার্য পরিজ্ঞান বিষয়ে ই'হারা বিশেষ পারদেশী ছিলেন এবং ন্পতির হিতসাধনে নিরণ্তর যত্ন করিতেন। মহার্য বিশিষ্ঠ ও বামদেব এই দ্ইজন দশর্থের স্বপ্রধান ঋত্বিক ছিলেন। তিল্ডিয় স্কুজ, জাবালি, কাশ্যপ, গোতম, দীর্ঘায়্মার্কিটেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি মন্ত্রী ছিলেন। দশর্থের প্রেষ-পরণেরত মন্ত্রিল ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি মন্ত্রী ছিলেন। দশর্থের প্রেষ-পরণেরতাত মন্ত্রিল এ সমন্ত রক্ষার্যিদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজকার্য পর্যালোচনা করিতেন। রাজ্মন্ত্রিণ তেজন্বী বিদ্যা ও বিনয়-সম্প্রম লক্ষাশীল নীতিনিপ্র জিতেনিপ্র ধন্বিদ্যাবিশায়দ অপ্রতিহতপরাজম ক্যিতিমান সাবধান দিমতপ্র্বাভিভাষী বশস্বী ক্ষমাবান্ ও ন্পতির নিদেশন্ত্রতা ছিলেন। ই'হারা কোনর্প অসং অভিস্থিম, অর্থলোভ বা

ক্রোধানবন্ধন কদাচই মিথ্যা বাক্ প্রয়োগ করিতেন না। স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয়েরা যে কার্য অনুষ্ঠান করিয়াক্তি করিতেছে ও করিবে, দত্তম্থে তৎসম্দর্মই অবগত হইতেন। ই'হার সৈকলেই ব্যবহারকুশল। মহারাজ অগ্রে ই'হাদিগের বন্ধ্রজের সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ই'হারা কুতাপরাধ পারকেও অব্যাহতি প্রদান করিতেন না। কোষ ও সৈন্য সংগ্রহ বিষয়ে ই'হাদিগের সবিশেষ যত্ন ছিল। ই'হারা নিরপরাধ শন্তরও হিংসা করিতেন না। ই'হারা সকলেই বিপক্ষনিবারণক্ষম নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। অধিকারম্থ সাধ্যলোকেরা ই'হাদিগের প্রবন্ধে নির্বিষ্কে, কাল্যাপন করিতেন। ই হারা রাহ্মণ ও ক্ষরিয়গণের কদাচই অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন না এবং অপরাধের বলাবল বিচারপূর্বক দন্ডার্হ ব্যক্তিকে দন্ড প্রদান করিয়া রাজকোষ পরেণ করিতেন। এই সমস্ত একমতাবলম্বী মহাত্মাদিগের বিচারকালে রাজ্য-মধ্যে কেই মিথ্যাবাদী অসক্ষরভাবাপর ও পরদার-পরায়ণ ছিল না। সর্বত্রই শান্তি-সূখ বিস্তীর্ণ ছিল। এই সকল মদ্মী পরিচ্ছম পরিচ্ছদ ও অলংকার ধারণ করিতেন এবং নৃপতির হিতসাধনার্থ নীতি-চক্ষ্মনিয়ত উন্মীলন করিয়া রাখিতেন। রাজা ই'হাদিগকে প্রকৃত গণেবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন : বিদেশেও যে-সমস্ড ঘটনা হইড, ই'হারা আপন্যদিগের স্বতীক্ষ্য ব্যান্ধপ্রভাবে তৎসম্দরই অবগত হইতেন। সকল দেশে ও সকল কালে লোকে ই°হাদিগের গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইত। ই'হারা সন্ধি-বিগ্রহ বিষয়ে পারদশী ও সভ রব্ধ তম এই চিবিধ গণে-সম্পন্ন ছিলেন। ই<sup>\*</sup>হারা মল্ররক্ষায় স্থানিপুণ স্ক্রাবিচারপট্য নীতিশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ছিলেন। ত্রিলোকবিখ্যাত বদান্য নিষ্পাপ সত্যপ্রতিজ্ঞ

রাজা দশরথ এই সমদত অমাত্যগণের সহিত নিরন্তর পরিবৃত হইয়া দ্তসাহায্যে দ্বদেশ ও পরদেশ-বৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণ ও ধর্মভঃ প্রজাপালনপ্র্বক
দেবলোকে দেবপতি ইল্রের ন্যায় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অধর্ম তাঁহাকে
কদাচই দপর্শ করিতে পারিত না। তিনি কখন অধিকবল বা তুল্যবল শন্ত্ লাভ করেন নাই। তাঁহার মিন্তপক্ষ বিলক্ষণ প্রবল ছিল। অধনন নৃপতিগণ তাঁহার নিকট সতত সহতে হইয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রভাপে রাজ্য নিম্কণ্টক হইয়াছল। এইর্পে সেই মহীপাল দশরথ হিতান্ন্ঠাননিবিষ্ট অন্বন্ত স্ক্রেদশী কার্যকৃশল সন্তাদিগের সহিত মিলিত হইয়া করজালমণ্ডিত স্্র্যমান্ডলের ন্যায় অতিমান্ত শোভা পাইয়াছিলেন।

দেবাৰ সাৰ্গ । সদ্শপ্ৰভাবসম্পন্ন ধর্ম পরারণ মহাত্মা দশরথ সদতান কামনার নিরন্তর তপোন্তান করিরাছিলেন, তথাচ বংশধর প্রের মাণ্ডান নিরীক্ষণে সমর্থ হন নাই। একদা তিনি এই বিষর চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, একদে সন্তানার্থ অন্বমেধ যক্তের অন্তান করা কর্তব্য হইতেছে। অন্তর সেই ধামান, স্থিরচিত্ত অমাত্যগণের সহিত এই বিষরে কৃতনিন্দর হইরা মন্তিপ্রধান স্মন্তকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, স্মৃত্য তুমি অবিলম্বে গরের ও প্রোহিতগণকে আনরন কর। তথন সম্মৃত্য স্থিলার আদেশ প্রাণ্ডিমান্ত সমুরে স্বত্ত্ব, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, প্রের্মিক বিশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদ-বেদাণ্ডান্পারণ রাহ্মণগণকে আনরন করিকেটি রাজা দশরথ তাহাদিগকে বধোচিত উপচারে অর্চনা করিরা ধর্মার্থ সংগ্রাছ, কিছুতেই আমার স্থান নাই; এক্ষণে বাসনা বে, আমি সন্তান ক্রিম্বের এক অন্যমেধ বজ্ঞ আহরণ করি। হে রাহ্মণগণ! আমি শান্তাবিহিত বিধি তান্সারে যক্ত সাধন করিব। এক্ষণে কির্পে আমার মনোর্থ সিন্ধ হইতে পারে আপনারা তাহা অবধারণ কর্ন।

বিশ্চ প্রভৃতি শ্বিজাতিগণ নৃপতির এইর্প বাকা শ্রবণ করিরা তাঁহাকে বারংবার সাধ্বাদ প্রদান করিলেন এবং প্রফুল্ল মনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ। যথন সম্তানার্থ আপনার এইর্প ধর্মবিশ্বিষ উপস্থিত হইরাছে, তখন আপনি অভিপ্রেত প্রেলাভে কখনই বঞ্চিত হইবেন না। অতএব আপনি অবিলম্বে যজায় সামগ্রীসম্ভার আহরণ, অম্বমোচন ও সরস্র উত্তর তারে বজ্ঞামি নির্মাণ কর্ন। রাজা দশরথ রাশ্বণগণের মুখে এইর্প বাকা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সম্ভৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি হর্বে।ংফ্রুলেলোচনে মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমরা এই সমস্ত গ্রুদেবের আদেশান্সারে যজ্ঞীয় দ্রাসামগ্রী সংগ্রহ এবং স্পাট্-প্র্যু-স্রাক্ষত অভিক-প্রধান উপাধ্যায় কর্তৃক অন্স্ত এক অন্ব অবিলাদেব মোচন কর। তংপরে স্রোভন্বতী সরযুর উত্তর তীরে যজ্ঞভ্যমি প্রস্তৃত করাইয়া দেও। দেখ, রাজামাল্রেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের স্থাসাধ্য নহে; কারণ ইহাতে নানা প্রকার দ্রেতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা, যজ্ঞভন্তবিং রাজারাক্ষসগণ নিরণ্ডর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অভগহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তংক্ষণাং বিনন্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্তান্সারে যথাক্রমে শান্তিক্রম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা

সকলেই কার্যকুশল; অভএব ৰাহাতে আমার এই বন্ধ বিধিপ্রেক সম্পন্ন হয়, তাদ্বিষয়ে বিশেষ চেন্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'বথাজ্ঞা মহাব্রাজ'।' এই বলিয়া তাহার বাক্য শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অনশ্তর ধর্মপরায়ণ রাহ্মলগণ রাজা দশরথকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলেন দশরথ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! থাছিকেরা যের্প আদেশ করিলেন, তদন,সারে বজ্ঞের আয়োজন কর। দশরথ সামিহিত মন্ত্রিগতিক এই বলিয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদানপূর্বক স্বয়ং অন্তঃপূরে মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপ্রে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, মহিষীগণ! আমি সন্তান কামনায় বজ্ঞান,স্ঠান করিব, অতএব তোমরাও তান্বিবেরে কৃতনিশ্চর হও। তখন মহীপালের এই মধ্রে বাকো সেই কমনীয়-কান্তি ন্পকান্তাগণের মৃথপশী বসন্তকালীন কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

নবম সর্গ । অনুস্তর রাজা দশর্প প্রার্থ বজ্ঞানুষ্ট্রানের সংকল্প করিরাছেন দেখিয়া, সার্রাথ স্মুমল নিজনে তাঁহাকে ক্রিলেন, মহারাজ! সন্তানার্থ বজ্ঞানুষ্ঠান করা ক্ষিকগণের অভিমত। একলৈ আমি প্রাণে বাহা প্রবণ করিরাছি, আপনারই প্রোংপত্তি-সংক্রান্ত সিই প্রোব্ত কাঁতন করি, প্রবণ কর্ন। প্রে ভগবান সনংকুমার ক্রিকাণ-সন্নিধানে আপনার প্রোংপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, হে তপোধনগণ! মহার্ঘ কাল্যপের বিভাত্তক নামে এক প্রে অক্টেমন ক্ষায়াশ্রণ নামে তাঁহার এক প্রে উৎপন্ন চুইবেন। টা প্রস্তাশ্রণ প্রিকাশ্রণ ক্রিক্ত্রণ ক্ষায়াশ্রণ নামে তাঁহার এক প্রে উৎপন্ন চুইবেন। টা প্রস্তাশ্রণ প্রিকাশ্রণ ক্রিক্ত্রণ ক্রেক্ত্রণ ক্রিক্ত্রণ ক্রেক্ত্রণ ক্রিক্ত্রণ ক্রিক্ত্র হইবেন। ঐ ঋষ্যশৃংগ প্রিজ্বী প্রবঙ্গে নিরশ্তর বনমধ্যে পরিবর্ধিত ও বনচারী হইয়া কাল্যাপন করিবেন তিনি নিয়ত পিতার অন্ব্তি ডিল্ল অন্য কাহাকেই জানিবেন না। লোকমধ্যে এইর প কিংবদত্তী আছে এবং রান্ধণেরাও সর্বদা करिया थारकम रव, मराचा अवाग्णा मृथा ७ शोग এই पूरे প্रकात समावर्ग অবলম্বন করিকেন। বিপ্রগণ! নির্ম্ভ অণিন পরিচর্বা ও পিতৃ-শুদ্রারা বিভাশ্ডকতনয় ঋষাশ্রপের কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া বাইবে। এই অবসরে অপাদেশে লোমপাদ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত স্ক্রিখ্যাত এক রাজা জন্মিবেন। এই রাজার দোবে অপ্যদেশে সর্বভূত-ভয়াবহ যোরতর অনাব্যিউ উপস্থিত হইবে। মহীপাল লোমপাদ এইর্প দুর্ঘটনায় বংপরোনাস্তি দুর্যুথত হইয়া বিম্বান্ ব্রাহ্মণগগ্রে আনয়নপূর্বক কহিবেন, বিপ্রগণ! আপনারা লোকাচার ও শ্রোতকার্য অবগত আছেন, অভএব এই অনাব্যিতরূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত আমাকে প্রায়শ্চিত্ত ও নির্মের আদেশ কর্ন। ঐ সমস্ত বেদপারগ রামণেরা ন্পতি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিকেন, মহারাজ! আপনি মহর্বি বিভান্ডকের পত্র ক্ষাশৃল্যকে ষে-কোন উপায়ে হউক রাজ্ঞা মধ্যে আনয়ন কর্ন। তাঁহাকে আনিয়া ও সম্বচিত সংকার করিয়া তাঁহার সহিত বিধানান্সারে আপনার তনয়া শাল্তার বিবাহ দিন।

রাজা লোমপাদ রাহ্মণগণের নিকট এইর্প শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে সেই তেজস্বী মহর্ষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবেন, এই চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া উঠিবেন। অনন্তর মন্ত্রিগণের সহিত এই বিষয়ের একটি পরামর্শ স্থির করিয়া

অমাত্যগণ্ ও প্রোহিতকে তথার যাইতে আদেশ করিবেন। তখন অমাত্য ও প্রোহিত ই'হারা রাজার এই আদেশে দ্যখিত হইরা লক্জাবনত-ম্থে অন্নর-বিনর প্রদর্শনপ্র্বক কহিবেন, মহারাজ! আমরা মহার্ষ বিভাশ্তকের ভয়ে খ্যাশ্পোর নিকট যাইতে সাহসী হইতেছি না। অনন্তর তাঁহারা প্রকৃত উপায় উদ্ভাবনপ্র্বক কহিবেন, অভগরাজ! আমরা ঋষাশৃভগকে আপনার রাজ্যে আনরন করিব। এক্ষণে ইহার যের্প উপায় স্থির করিলাম, ইহাতে কোন দোষ উপস্থিত হইবে না।

মহারাজ! এইর্পে রাজা লোমপাদ বেশ্যা-সাহাব্যে শ্বিকুমার শ্বাশ্পাকে স্বরাজা আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্বাশাপাদ অগদেশে আসিলে স্বরাজ ইন্দ্র মা্রলধারে বারি ব্লিট করেন। রাজা লোমপাদও সেই শ্বিতনয়ের সহিত তনয়া শান্তার বিবাহ দেন। একলে আপনার সেই জামাতা শ্বাশ্পাই আপনার সন্তান-ভামনা প্র্ণ করিবেন। মহারাজ! সনংকুমার বাহা কহিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট তাহা কীর্তন করিলাম।

নশম লগ । অন্তর রাজা দশরথ হৃত্মনে ক্ষেত্র কহিলেন, স্মলা! অত্যারাজ বে উপারে অ্যান্থাকে আনরন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও কীর্ত্রন কর। মলা স্মলা অযোষাাধিপতি দশরথ করক এইর্প অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজা লোমপাদ স্বের্ট্রে অ্যান্থাকে অপারাজ্যে আনরন করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা স্ক্রিল্যাপালত কীর্ত্রন করিতেছি, আপান মিল্যাণের সহিত তাহা প্রবণ কর্ত্রি অপারাজ খ্যাশ্পাকে স্বরাজ্যে আনরনের আদেশ করিলে কুলপ্রোহিত ও অমাত্যগণ তাহাকে সম্বোধনপ্র্বিক কহিলেন, মহারাজ! আমরা খ্যাশ্পাক হইবে না। তপ্সলী স্বাধ্যারসম্পন্ন মহার্বিধ্যাশ্পা নিরত বনে বাস করিয়া থাকেন। তিনি স্থা-বিহার-স্থ কিছ্ই জানেন না। অতথব আমরা সকলের লোভনীর চিত্তোন্মাদী ইন্দ্রিছেগ্যা পদার্থ স্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া এই নগর মধ্যে আনরন করিব, আপান অবিলন্দে তাহার আয়োজন কর্ন। র্পবতী বার্য্বত্রীয়া বিবিধ বেশভ্ষা করিয়া তথার গ্যান করিবে।

রাজা লোমপাদ এই পরামশে সম্মত হইরা প্রেরাহিতকেই ইহা সংসাধন করিবার ভার অপশি করিলেন। প্রেরাহিত এই কার্য আপনার অযোগ্য বোধ করিয়া মন্দ্রিগণকে ইহার অনুষ্ঠানে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও অনতি-বিলম্বে সমৃদের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বারনারীগণ সচিবগণের নিদেশে বনপ্রবেশ করিল এবং মহর্ষি বিভান্ডকের আশ্রমের অনভিদ্রে, সেই স্থার খবিকুমারের সহিত সাক্ষাংকার করিবার প্রত্যাশায় অবস্থান করিতে লাগিল। খবিকুমার খব্যশ্তা পিতৃবাংসল্যে যথোচিত সম্তুট ছিলেন। তিনি আশ্রমপদ পরিত্যাগপ্র্বিক কথন কোথায়ও যাইতেন না। জন্মাব্যি নগর ও জনপদের স্থা কি প্রত্য কিছুই দেখেন নাই এবং ত্যত্য কোনপ্রকার জন্তুই তাঁহার দ্বিতগোচর হয় নাই।

অনন্তর একদা খাষাশৃশ্য যে স্থানে বারাশ্যনাগণ অবস্থান করিতেছিল, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদ্চ্ছাক্রমে তথার সম্পৃষ্পিত হইলেন। তিনি তথার উপস্থিত হইলে স্বেশা বিলাসিনীরা সহসা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহারা তংকালে মধ্র স্বরে গান করিতেছিল। গান করিতে করিতে সেই ঋষিকুমারের সন্নিধানে আগমনপূর্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কে? কি করেন এবং এই জনশ্ন্য দ্রতর অরণ্যে একাকী কি কারণেই বা সঞ্চরণ করিতেছেন? বল্ন, এই সমস্ত জানিতে আমাদিগের একানত কোত্হল উপস্থিত হইরাছে। ঋষাস্পা সেই অদ্টপ্রা সর্বাধ্যম্শরী নারীদিগকে দেখিয়া প্রীতিভরে আপনার পরিচয় প্রদানের ইছে। করিয়া কহিলেন, আমি মহর্ষি বিভান্ডকের উরসপ্ত, আমার নাম ঋষাশৃশ্য; তপঃসাধন করাই আমার কার্য, ইহা এই ভ্লোকে প্রসিম্ধ আছে। দেখ, ঐ অদ্রে আমাদিগের আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে, এক্ষণে চল, আমি তথার বিধিপ্রেক ডোমাদিগের অভিমপদ দৃষ্ট হইতেছে, এক্ষণে চল, আমি

অনশ্তর সেই সমস্ত ব্যরমহিলা থাবিপ্তের প্রার্থনার সম্পত হইরা তপোবন দর্শনার্থ তাইরে সমাভিব্যাহারে চলিল। ঋষাশৃশ্য তাহারিদগকে আপনার আগ্রমে লইরা গিয়া পাদ্য অর্থা ও ফলম্ব্যাদি ন্বারা প্রা করিলেন। তখন বেশ্যারা সেই ঋষিকুমার-প্রদত্ত প্রা সাদ্রে গ্রহণ করিয়া তাহাকে আগ্রম হইতে লইয়া ঘাইবার নিমিত্ত একাল্ড সম্পেন্ক হইল এবং মাল্মে বিভাশ্ডকের ভয়ে শীঘ্র তপোবন হইতে নিন্দালত ইইবার মানসে তাইট্রে কহিল, ব্রহ্মন্। আপনিও আমাদিগের এই সমল্ড সম্পাদ্র ফল গ্রহণ ও আবিলন্দেব ভক্ষণ কর্ন: আপনার মধ্যল হইবে। এই বিলয়া সেই সকলা দলনা তাহাকে আলিখ্যান করিয়া প্রাকিত মনে সম্পাদ্র মোদ্রক ও স্কালা নানাপ্রকার ভক্ষাদ্রব্য প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষাশৃশ্য সেই সমস্ত ভক্ষাভাজা উপযোগ করিয়া মনে করিলেন, যাহারা নিয়ত অরণ্যবাসে কালহরণ করিয়া থাকেন, ব্রি এর্প ফল তাহাদের কখনই উদর্শথ হয় নাই।

অনশ্তর সেই সমস্ত রারনারী মহার বিভাশ্ভকের ভরে ভাঁত হইয়া কোন এক প্রতাচরণ বাপদেশে ঋষাশৃশ্পকে সম্ভাষণপূর্বক আশ্রম হইতে প্রতিগমন করিল। তাহারা গমন করিলে ঋষাশৃশ্প নিতাশ্ত অপ্রসমমনা হইয়া তাহাদিগের বিরহ-দৃথে একাশ্ত অধার হইয়া উঠিলেন। অনশ্তর তিনি সেই কামিনাগণ্-সংক্লান্ত বিষয় চিশ্তা করিতে করিতে পূর্ব দিবস যথায় তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, পরদিবস তদভিম্থে গমন করিতে লাগিলেন। তথন রমণাগণ ঋষাশৃশ্যকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনপূর্বক কহিল, সৌমা! আপনি আমাদিগের আশ্রমে চল্ন, তথায় নানাপ্রকার প্রচর্ব ফলম্ল আছে, ভোজন ব্যাপার বিশেষর্পে নির্বাহ হইতে পারিবে। ঝ্যাশৃশ্য অপ্যনাদিগের এইর্প হৃদয়হারী বাক্য প্রবণ করিয়া তৎক্ষণাং তাহাতে সম্মত হইলেন। তাহারাও তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগরাভিম্বেশ বাতা করিল।

অনশ্তর এইর্পে সেই ঋষিকুমার ঋষাশৃণ্য অণ্যদেশে উপস্থিত হইলে দেবরাজ জীবলোককে প্লাকিত করত সহস্রধারে বৃণ্টি করিতে লাগিলে। রাজা লোমপাদ বৃণ্টির সহিত তপোধন ঋষাশৃণ্যকে উপস্থিত দেখিয়া বিনীত্তাবে প্রতৃদ্ধমনপূর্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং অর্থ্যাদি ম্বারা তাঁহার সম্চিত সংকার করিয়া ললনাদিগের ছলনার বিষয় জানিতে পারিয়া, পাছে তিনি ক্রোধ্যবিষ্ট হন, এই ভয়ে বার বার তাঁহার প্রসল্লতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সেই মহর্ষিকে অন্তঃপ্রে লইয়া গিয়া প্রশান্ত মনে

শাশ্তাকে সমর্পণ করিয়া যারপরনাই সশ্তুষ্ট হইলেন।

মহারাজ! এইর্পে সেই মহাতেজা বিভান্ডকতনর ধাবাশূপা সর্বকামসম্পন্ন হইয়া সহধমিশী শাশ্তার সহিত অণ্যদেশে বাস করিতে স্যাগিলেন।

একদেশ সর্গায় মহারাজ! দেব-প্রধান ধীমান সনংকুষার এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার নিকট প্রনরায় সেই হিতকর বাক্য প্রবণ কর্ন। তিনি কহিলেন, দশরথ নামে ইক্ষ্যাকুবংশে পর্ম-ধার্মিক সতাপ্রতিজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। ই'হার সহিত অঞ্গরাজের আত্মক্ষ লোমপাদের অতিশয় কথকে জন্মিবে। এই লোমপাদের শান্তা নাম্নী এক কন্যা হইবে। এক সময়ে বশস্বী মহীপাল দশর্থ লোমপাদের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, মহাত্মন্! আমি নিঃসদ্তান, এক্ষণে এই কারণে এক যজ্ঞান্-ষ্ঠানের বাসনা করিয়াছি। ডোমার জামাতা ঋষ্যশৃংগ আমার বংশ রক্ষার্থ সেই যক্তের ব্রতী হউন। তুমি এই বিষয়ে উ'হাকে আদেশ কর। রাজা লোমপাদ দশরথের এই বাক্য শ্রবণ ও ইহার অবশ্যকর্তব্যতা অবধরেণপূর্বক পূর্ত্ত-কলন্ত্র-সম্পন্ন মহর্ষি অব্যাশ্তাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ ক্রিব্রন। দশরথ অব্যাশ্তাকে সদস্য মহাব ক্ষাল্পকে তাহার হলেত সমপ্র ক্ষেত্রন। দশর্থ ধ্বাল্পকে আন্যানপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া প্রহ্ ত্রমনে প্রেক্তি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে তাহাকে যজ্ঞ সাধনার্থ প্রেক্তি পর্যে ক্ষাল্ভার্থ বরণ করিবেন। বিপ্রবর ধ্বাল্ভাগ হইতে তাহার এই প্রেক্তি পর্যে ইইবে এবং তাহার উরসে বিলোক-বিখ্যাত অতুল-বল-সন্পন্ন বংশুল তারি প্র উৎপন্ন হইবেন।

মহারাজ! প্রেব সতায়ে ক্রিলান্ সনংকুমার ধ্ববিগণ-সমক্ষে এইর্প কহিয়াছিলেন। অতএব এক্ষার্থ ক্ষালান্ সনংকুমার ধ্ববিগণ-সমক্ষে এইর্প কহিয়াছিলেন। অতএব এক্ষার্থ ক্ষালান কর্ন।

রাজ্যা দশর্থ মন্ত্রী স্কিন্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তৃত্য হইলেন এবং সমক্ষ্ ক্রিলা ক্রেলা ক্রিলা ক্রিলা ক্রিলা ক্রিলা ক্রিলা ক্রিলা ক্রিলা ক্রিলা ক্রি

এবং স্মন্ত যাহা কহিল, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আদ্যোপান্ত নিবেদন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সম্বাকি অঞ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। অমাতোরাও তাঁহার সমাভিব্যাহারে চলিলেন। অনন্তর তিনি বন-উপবন, নদ-নদী সম্বদর ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া অপ্যদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং প্রদীণ্ড পাবকের ন্যার তেজ্ববী মহর্ষি থবাশ্রগকে লোমপাদের সন্নিধানে দেখিতে পাইলেন। তথন লোমপাদ রাজা দশরথকে সম্পশ্থিত দেখিয়া কথ্যনিকথন প্রম সমাদরে বিধানান,সারে তাঁহার পাঞ্জা করিলেন। রাজার আগমনে তাঁহার আনদের আর পরিসীমা রহিল না। পরে দশরথের সহিত তাঁহার যে বন্ধ্য সদবন্ধ আছে, স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃংগ্রে নিকট তাহার পরিচর দিলেন। মহর্ষি ঋষ্যশৃংগ এই পরিচয় পাইয়া যথোচিত উপচারে ডাঁহার সংকার করিলেন।

অনশ্তর রাজা দশরথ সাত-আট দিবস লোমপাদের সহিত একচ বাস করিয়া কহিলেন, সখে! আমি কোন একটি মহৎ কার্যান,স্ঠানের উপক্রম করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমার তনয়া শাল্ডাকে ভর্তা ক্ষাশ্ঞার সহিত আমার আলয়ে গমন করিতে হইবে। লোমপাদ বয়সোর এই কথা শ্রবণ করিয়া তংক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া জামাতা ঋষাশৃশ্যকে কহিলেন, বংস! তুমি সহধার্মণীর সহিত রাজধানী অযোধ্যায় গমন কর। ঋষ্যশৃত্য অবিচারিতমনে শ্বশ্রেব এই অনুরোধ-বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি

বের্প আদেশ করিতেছেন, তাহাই হইবে।

অনুন্তুর তিনি লোমপাদের আদেশে ভার্যার সহিত অধোধ্যাভিম্বে যাত্রী করিলেন। রাজা দশরথও সাহাংকে সম্ভাষণ করিয়া নিজ্ঞান্ত হইলেন। নিজ্ঞান-কালে উভয় মিত্র একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্চাল-বন্ধন ও স্নেহভরে বারংবার আলিংগন করিয়া সবিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। পরে দশর্থ বয়স্য লোমপাদের আবাস হইতে নিগতি হইয়াই দ্রতগামী দ্তগণ দ্বারা অযোধ্যাবাসীদিগকে অবিলদেব সমুহত নগর ধ্প-স্বাসিত, জলসিত্ত, পরিষ্কৃত ও পতাকাদি স্বারা স্ক্রন্ডিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রবাসিগণ রাজার প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দের সহিত অবিলন্ধে সমদত নগর সূর্সান্জত করিল। অনন্তর মহীপাল ঋষ্যশৃংগকে অগ্রবর্তী করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে শৃংথধননি ও দ্বন্দ্রভিনির্বোষ হইতে লাগিল। স্বরাজ ইন্দ্র বেমন বামনকে দেবলোকে লইয়া গিরাছিলেন, সেইর্প ইন্দের সহকারী নরেন্দ্র ঋষ্যশৃংগকে সম্মানপূর্বক নগ্রমধ্যে আনরন করিতেছেন দেখিয়া নগরবাসীরা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনুনত্তর দুশর্থ ঋষ্যশৃজাকে অন্তঃপূরে প্রবেশ করাইয়া বেদ্বিধি অনুসারে সংকার করিলেন এবং তাঁহার আগমননিবন্ধন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপ্রবাসিনীরা সেই বিশাললোচন সান্তাকে ভর্তার সহিত সমাগতা দেখিয়া প্রীতিভরে আনন্দ-সাগরে নিত্র হইলেন। শান্তা মহীপাল দশর্থ ও ঐ সমুহত মহিলা কর্তৃক সবিশেষ সমাদ্তা হইয়া ভর্তার সহিত পরম স্বথে তথায় কিছ্কাল বাস করিছে ক্রিগলেন।

হাদশ সগা। অনত্র বহু দিনি অতীত ও মনোহর বস্তকাল উপস্থিত হইলে রাজা দশরথের স্থানী বজ অন্তানের ইচ্ছা হইল। তথন তিনি স্তান-কামনায় দেবপ্রভাই মহার্ষ থ্যাশ্লের পাদবন্দনপূর্বক তাঁহাকে বজে বরণ করিলেন। খ্যাশ্লা যজে বৃত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিল্পের যজেত্রীয় যাবতীয় সামগ্রী আহরণ, অত্বমোচন ও স্রোত্তবতী সর্যার উত্তর তাঁরে যজেত্রি নির্মাণ কর্ন। তথন রাজা দশরথ থ্যাশ্লেগর নিদেশান্সারে স্মাল্লকে সন্তোধনপূর্বক কহিলেন, স্মাল্র! তুমি স্যুক্ত, বামদেব, জাবালি, কাশাপ, বাশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদবেদাপ্র-পারগ রক্ষাবাদী ক্ষিক রাক্ষাণ্যণকে শীল্ল আনয়নকর। রাজার আদেশ প্রাণ্তমাত স্মাল্র ছরিতপদে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়নকর। রাজার আদেশ প্রাণ্তমাত স্মাল্র ছরিতপদে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়নকর। রাজার আদেশ প্রাণ্ডমাত স্মাল্র ছরিতপদে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়নকরিলেন। তথন ধ্যাপরায়ণ মহীপাল রাক্ষাণ্যণকে অর্চনা করিয়া ধ্যার্থ-সভাত ন্যায়ান্গত মধ্রে বাক্যে কহিলেন, দ্বজাণ। আমি প্রের নিমিত্ত অতিমান্ত বাক্ল হইয়াছি, কিছ্নতেই আমার স্থ নাই। এক্ষণে বাসনা বে স্ত্তান-কামনায় এক অন্বমেধ যক্ত আহরণ করি। এই খ্যিকুমারের প্রভাবে আমার সেই মনোরথ সম্পূর্ণ সিম্থ হইবে।

বিশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির মুখে এইর্প কথা শ্নিয়া বারংবার তাঁহাকে সাধ্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঋষাশৃংগকে প্ররোবর্তী করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে বজ্ঞীর সামগ্রীসকল আহরণ, অশ্বমোচন ও সরয্র উত্তর তীরে বজ্ঞভূমি নির্মাণ কর্ন। আপনার যখন সন্তানার্থ এইর্প ধর্মবৃদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন চারিটি অমিতবল প্রত্থেবশ্যই লাভ করিবেন। রাজা দশর্থ ব্যক্ষণগণের মূখে এইর্প বাকা শ্রব্ব

করিয়া অতিশয় সন্তুশ্ট হইলেন। তৎপরে হর্ষেৎফ্লেমনে অমাত্যগণকৈ কহিলেন অমাত্যগণ! তোমরা এই সমস্ত গ্রুদেবের আদেশান্সারে শীঘ্র যজ্ঞীয় দ্রবাসামগ্রী সংগ্রহ এবং স্পাট্, প্রুষ্-স্রক্ষিত ঋষিক-প্রধান ঋষি কর্তৃক অন্সত এক অশ্ব অবিলাদের মোচন কর। তৎপরে প্রোত্তস্বতী সরষ্র উত্তর তীরে বজ্ঞভামি নির্মাণ করাইয়া দেও। দেখ, রাজামাত্রেরই এই যজ্ঞসাধনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সম্প্রাধান নহে, কারণ ইহাতে নানা প্রকার দ্রতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যজ্ঞতশ্রবিৎ রক্ষ-রাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অন্সম্থান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঞ্চহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তদ্দভেই বিনন্ধ হয়। এক্ষণে তোমরা শাদ্যান্সারে শান্তকর্ম ক্রোদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্য-কুশল, অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপর্থক সম্প্রা হয়, তান্ত্রবের বিশেষ চেন্টা কর। তথ্ন মন্ত্রিগণ ধ্বথাক্তা মহারাজ!'—এই বলিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অনশ্তর প্রাহ্মণগণ ধার্মিক রাজা দশরখের বিশ্তর স্তৃতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদার গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাহ্মণেরা গমন করিলে দশর্থ মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রয়োদশ স্থা ম বংসরাকে পুনরার বসত কাল উপস্থিত হইল। মহাবীর্ব রাজা দশর্থ সম্তানার্থী হইয়া অধ্বমেধ বজে প্রবৃত্ত হইবার বাসনার মহুর্বি বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও বথাশাস্ত্র অর্চনা করিয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিধানান,সারে আমার যজ সাধনে দীক্ষিত হউন এবং বাহাতে যভ্তে কোনর প ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় বিধান কর্ন। আপনি আমার স্পিণ্ধ বন্ধ, ও পরম গরে,। আপনাকেই এই বজের বাবতীয় ভার বছন করিতে হইবে। বিশিষ্ঠদেব দশরখের এই বাক্য প্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরপে প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা সাধন করিব। অনন্তর তিনি বজ্ঞ-কর্ম-প্রবীণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরমধ্যমিকি স্থবির, স্থপতি, কর্মান্তিক, ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্তাক এবং শাস্ত্রজ্ঞ বিশ্বেশ্বভাব প্র্যাদগকে আহ্বানপ্র্ক কহিলেন, তোমরা অবিলন্ধে রাজা দশরথের নিদেশান,সারে বজ্ঞ-কার্য নির্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহু, সহস্র ইণ্টক শীঘ্র আনয়ন কর। মহীপালগণের বাসোপযোগী আবাস নির্মাণপূর্বক তাহা বিবিধ দ্রব্যে সংসক্তিত করিয়া দেও। পরে বিপ্রগণের নিমিত্ত উত্তাপাদি নিবারণ-ক্ষম নানাবিধ অন্ন-পানসমেত শত সহস্র আলয় প্রস্তৃত কর। তৎপরে বহুদূরে হইতে আগত নৃপতিগণের পৃথক পৃথক গৃহ, প্রবাসী এবং স্বদেশী ও বিদেশী ষোন্ধাদিপের গৃহ, শরন-গৃহ ও অশ্বশালাসকল নির্মাণ কর। এই সমস্ড বাসম্থান নানাপ্রকার উপকরণে পরিপ্রণ করিয়া রাখ। এই যজে বহুতের ইতর

লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত স্বমা গৃহসকল প্রস্তুত কর। দেখ, এই যক্তে তোমরা সকলকেই সমাদরপ্রক অলপ্রদান করিবে। যাহাতে লোকে 'আদর পাইলাম' বালিয়া বোধ করিতে পারে, সকলকেই এইর্পে আদর করিবে। কামক্রোধবশতঃ কাহাকেও অবমাননা করিও না। যে-সমস্ত প্র্থ ও শিল্পী যক্ত-সংক্রান্ত কার্যে বাগ্র থাকিবে, তাহাদিগকেও যথাক্রমে সংকার করিবে। কারণ, যাহারা প্রার্থনাধিক অর্থ ও ভোজন লাভে চরিতার্থ হয়, তাহাদিগের কার্য স্কার্বপে সম্পল্ল ইইয়া থাকে এবং তাহাতে কোনর্প ব্যতিক্রম ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তোমরা এক্ষণে প্রতি মনে আমার এই নিদেশ পালনে প্রবৃত্ত হও।

বাশিন্ঠ এইর্প আজ্ঞা করিলে, কতকগালি পার্ষ তাঁহার সামিধানে আগমন করিয়া কহিল, তপোধন! আমরা আপনার অভিলাষানার্প কার্য সাচার্বপে নির্বাহ করিয়াছি, তাহাতে কিছুমার হুটি নাই। একণে আর আর যাহা আদেশ করিতেছেন, আমরা তাহাও অনুষ্ঠান করিব, তান্বিবরেও কোন অপ্সহানি হইবে না।

অনন্তর বিশ্ন্ত স্মশ্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, স্মন্ত্র! এই প্রিবীতে বে-সম্ভ ধার্মিক রাজা আছেন, তাহাদিগকে এবং রাজ্য করির বৈশ্য ও বহুসংখ্য শ্রুকে তুমি নিমন্ত্রণ করিরা আইস। সকল দেখিক মন্বাকে আদরপূর্বক আনরন কর। মহাভাগ মহাবীর সত্যবাদী মিছিল্রীপ্রতিত জনককে স্বাহং গিয়া বহুমানপূর্বক আন। তিনি আমাদিগের ক্রিকেন স্ত্রং এই কারণে আমি স্বাগ্রেই তাহার আনরনের প্রস্থা করিবেছিল তংপরে সচ্চরিত্র প্রিরবাদী দেব-প্রভাব কাশিরাজকে তুমি নিজে গিয়া স্ক্রিরবাদী তংপরে সচ্চরিত্র প্রিরবাদী দেব-প্রভাব কাশিরাজকে তুমি নিজে গিয়া স্ক্রিরবাদ, অংগ-দেশাধিপতি লোমপাদ, তেজস্বী কোশলরাজ, এবং স্ব্রেরির স্বাশাস্ত্র-বিশারদ উদার-প্রকৃতি মগধরাজ ইংহাদিগকে তুমি স্বিবিশ্ব স্ক্রেনির স্বাশাস্ত্র-বিশারদ উদার-প্রকৃতি মগধরাজ ইংহাদিগকে তুমি স্বিবিশ্ব করে। এই প্রিবিবিত আত্মীর বে-সকল ন্পতি আছেন, তাহাদিগকে বন্ধ্বান্ধ্ব ও অন্চরবর্গের সহিত শীঘ্র আনরন কর। একণে তুমি রাজার আদেশান্সারে ইংহাদিগের নিকট দৃত পাঠাইয়া দেও।

মহামতি স্মৃদ্য মহার্ষ বাশন্টের বাক্য শিরোধার্য করিয়া ভ্পালগণের আনয়নের নিমিত্ত অনতিবিলন্তে বিশ্বত দ্তসকল প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও তাঁহার নিদেশে নৃপতিগণের নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশে চলিলেন। কর্মাণ্ডিক ভ্তাগণ আসিয়া বজ্ঞার্থ বে-সমৃদ্ত প্রবা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা মহার্ষকে নিবেদন করিল। তখন মহার্ষ তাহাদিগের প্রতি বংপরোনাদিত প্রতি হইয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা অবজ্ঞা বা অশ্রম্পাণ্ট্রক কাহাকে কোন দ্ব্য প্রদান করিও না। অবজ্ঞা ও অশ্রম্পাকৃত দান দাতাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করিয়া থাকে।

অনশ্তর দৃই এক দিবসের মধ্যে নিমন্তিত নৃপতিগণ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভাত রহভার লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তন্দর্শনে বশিষ্ঠ প্রীত হইয়া দশরথকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! ভূপালগণ আপনার আদেশান্সারে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়াছি; ভূতোরাও বিশেষ যত্নপূর্বক যজের দ্রবাসামগ্রীসকল প্রস্তৃত করিয়াছে। একণে আপনি দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সামহিত যজেভ্মিতে গমন কর্ন। এই

যজ্ঞত্মি, সংকলিত সকলপ্রকার অভিলয়িত দ্রব্যে সমন্তাং পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন স্বয়ং কল্পনাই ইহার রচনা করিয়াছে; অতএব আপনি আসিয়া ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর্ন।

তথন রাজা দশরখ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশ্পের বাক্যান্সারে শ্ভনক্ষ্য-ব্রন্থ দিবসে বজ্জভ্মিতে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি রাক্ষণগণ বজ্ঞস্থলে গমনপ্র্বক মহর্ষি ঋষ্যশ্পাকে প্রেস্কৃত করিয়া শাস্ত্র ও বিধি অন্সারে বজ্ঞকর্ম আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরখও সহধ্যিণীগণ সম্ভিব্যাহারে বজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।

চতুর্দশ স্থা । অনন্তর সংবৎসরকাল পূর্ণ ও প্রাপরিত্যক্ত অন্ব প্রত্যাগত হইলে, সরয্র উত্তরতীরে যক্ত আরন্ড হইলেন। বেদপারগ বিপ্রগণ ঝ্রাশৃণাকে প্রস্কৃত করিয়া কর্মান্তানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মহাত্মা দশরথের মহাযক্ত অন্বমেধ আরম্ভ করিয়া বিধি ও ন্যায়ান্সারে ন্ব-ন্ব ক্রিয়াক্রমকাল অন্সরণ-প্রাক কর্ম করিতে লাগিলেন। সর্বাগ্রে প্রবর্গা ক্রিয়া অতিদেশ শাস্যাতি-রিক্ত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে ক্রিমা অতিদেশ শাস্যাতি-রিক্ত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে ক্রিমাণকে অর্চনা করিয়া হ্লিমনে যথাবিধি প্রাতঃস্বনাদি কার্য আরম্ভ ক্রিমান। প্রথমতঃ দেবরাজের আহ্মতি প্রত্ত হইলে, তৎপরে রাজাও নির্মাক্র কার্য ব্যাক্রমে ব্যাক্রমে ব্যাক্রম অন্তিত হইতে লাগিল। খ্রমাণ্ডা প্রভাত মুক্তি ক্রিমা ক্রিমা স্বর্গ হালেন। অনুতর ক্রিলান স্বন, তৎপরে তৃতীয় স্বৃত্ত কার্য ব্যাক্রমে ব্যাক্রমে ব্যাক্রমণ্ড্র ইন্দ্রাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ দেবগণকে মধ্র সামগান ও মন্ত্র দ্বারা আহ্বানপূর্ব ক আবাহন করিয়া বংগাপবৃদ্ধ অংশ প্রত্যেককে প্রদান করিতে লাগিলেন। এই বজ্ঞে অন্যথাহ্ত ও অজ্ঞানতঃ কোন কার্য পরিত্যন্ত হইল না, সকল বিষয়ই মন্ত্রপূত ও মঞ্গলবৃদ্ধ হইয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

ঐ দিবসে কোন রান্ধণেরই স্বকার্যে শ্রান্তিবোধ হইল না ৷ উ'হাদের প্রড্যেককে অন্যুন এক শত অন্যুচর নিরশ্তর পরিচর্যা করিতে ল্যাগিল। বজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ, শ্রে, তপস্বী ও সম্যাসীসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। বৃন্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, স্মী ও বালকেরা অনবরত আহার করিতে ল্যাগল, কিন্তু কিছুতেই কাহারও তৃণ্ডিশাভ হইল না, প্রত্যুত ভোজানুবোর পারিপাটাবশতঃ সকলেরই ভোজনস্প্রা পরিবর্ধিত হইয়া উঠিল। 'আর আনরন কর, প্রদান কর, বন্দ্র দেও' সকলেরই মুখে এই কথা ছাতিগোচর হইতে লাগিল। নিযার পরেবেরা যাহার যের্প প্রার্থনা, অকৃতিত মনে তাহা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বজ্ঞদথলে প্রতিদিন পর্বতাকার স্সিম্ধ অমরাশি দ্শামান হইতে লাগিল। বে-সকল পরেষ ও স্থা নানা দিক্দেশ হইতে মহাভা দশরথের বক্ত দশনাথী হইয়া অগুসয়াছিল, তাহারা অল্লপানে প্রচার পরিতোষপ্রাশ্ত ইইল। ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ সাসংস্কৃত সাম্বাদ্য আন্তর্বাদ্য প্রায়ে বিশ্ব প্রায় করিয়া কর বিধানান,সারে সমস্ত ৰুট্ট অন, ভান করিতে লাগিলেন। যিনি সাপোপাপা বেদ অধ্যয়ন না করিয়াছেন, রাজা দশরথের এই অধ্বমেধ যজে এমন কোন বাহ্মণই ৱতী হন নাই। এই সমস্ত রাহ্মণের মধ্যে সকলেই রতপরারণ ও বহুদর্শী ছিলেন। সদস্যেরাও শাস্ত্র বিচারে পট্তা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

এই যজে বিল্ব নিমিত ছয়, খদির নিমিত ছয়, পলাশ নিমিত ছয় শেলন্মাতক নিমিত এক ও দেবদার নিমিত অত্যন্ত প্রশাসত দ্রটি য়প ছিল। শিলপশাস্ত্র ও যজেশাস্ত্র বিশারদ প্র্যেরা এই সমসত য়্প নিমাণ করাইয়াছিলেন। ব্পোংক্ষেপণকাল উপস্থিত ইইলে যজের শোভা সম্পাদনার্থ এক-বিংশতি অর্রায়-পরিমিত একবিংশতি য়্প তাবংসংখ্যক বন্দ্রে আছাদিত ও স্বর্ণজালে ভ্ষিত ইইল। পরে সেই অন্টকোণ-বিশিন্ট স্মৃদ্ট-নিমিত মস্ণ য্পসকল বিধিবং বিনাস্ত ও গন্ধপ্রণ ন্বারা প্রিত ইইয়া দেবলোকে দীশ্তিমান্ সম্তর্ষিগণের ন্যায় অপর্ব শোভা পাইতে লাগিল। এই যজ্ঞোপ-লক্ষে যথাপ্রমাণ ইন্টকসকল নিমিতি ইইয়ছিল। শিলপকর্মকৃশল যাজ্ঞিক ব্রামাণেরা সেই ইন্টক শ্বারা অশিনকৃশ্ড গ্রাথিত করিলেন। ঐ ক্সেডর প্রত্যেক স্তরে ছয় খন্ড ইন্টক বিনাস্ত ইইল। রাম্মণেরা সেই আধার-মধ্যে বিহুস্থাপন করিলেন। ঐ অশিন গর্ড়াকার ব্র্যাপক্ষ-সম্পন্ন। যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানাপ্রকার পশ্ব জীব উরগ জলচর অশ্ব ও পক্ষিসকল সংগৃহীত ছিল, ঋথিকেরা শাস্থান্সারে সকলকেই বিনাশ করিলেন। ঐ সমসত ম্পকাণ্ডে

<sup>্</sup>বীদুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন শত পশ্ ও রাজা দশরখের উংকৃষ্ট এক অশ্ব বন্ধ ছিল। রাজমহিবী কোশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্যা করিয়া হ্রন্টমনে তিন খজাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথার ধর্ম-কামনার দিথাচিত্তে এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। হোতা, অধ্বর্ম ও উদ্পাত্গণ মহিবী এবং নৃপতির পরিবৃত্তি স্থার সহিত বাবাতাকে অশ্বের সহিত যোজনা করিয়া দিলেন। শ্রোতকার্যনিপ্র জিতেলির মাত্রিক সেই পক্ষ-সম্পন্ন অশ্বের বসা লইয়া শাস্তান্সারে হোম করিলেন। রাজ্য দশরথ যথাসময়ে ন্যায়ান্সারে আপনার পাপ প্রকালন নিমিন্ত সেই বসাগন্ধী ধ্য আছাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যোড়শসংখ্যক ক্ষত্রিক অশ্বের অপাপ্রত্যুগা সম্পের অভিনতে আহ্নিত প্রদান করিলেন। অন্যর্প বজ্জে



হবনীয় দ্রব্য বটশাখায় নির্বোশিত ক্রিন্স প্রদান করে, কিন্তু অধ্বমেধ বজ্ঞে বৈতস দণ্ড দ্বারা হবি নিক্ষেপ কর্মে বিধি। খাদ্বিকরা বেওস দণ্ড হবি গ্রহণ-প্রেক আহ্নিত প্রদান করিতে লাগিলেন। অধ্বমেধের বে তিন দিংস সবন কিয়া অন্নুখিত হয়, সেই ক্রিটাদ্বসই প্রধান। ইহা কন্পস্ত ও ব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে। ঐ তিন দিনের প্রথম দিবসে অধ্নিন্দৌম, ন্বিতায় দিবসে উক্থ ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্ত অন্নুখিত হইলে তংপরে জ্যোতিন্টোম, আয়্বেন্টাম, অভিজ্ঞিং, অতিরাত্ত, বিশ্বজিং ও আশ্তোর্ষাম এই সমুস্ত মহাবক্ত অন্বমেধকালে শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

অনশ্তর বংশধর রাজা দশরথ পূর্বকালে ভগবান্ ন্বরুন্ত, কর্তৃক সৃষ্ট অশ্বমেধ মহাবজ্ঞ এইরুপে সমাপনপূর্বক হোডাকে পূর্ব দিক, অধ্বর্থকে পশ্চিম দিক,
রক্ষাকে দক্ষিণ দিক্ ও উদগাতাকে উত্তর দিক দক্ষিণা দান করিলেন। তিনি
রাক্ষাণগণকে এইরুপে ড্মিদান করিয়া খংপরোনান্তি সম্ভূণ্ট হইলেন। অনশ্তর
থাত্বিক্গণ সেই বিগতপাপ মহীপাল দশরথের এইর্প দনেশন্তি দশনে বিস্মিত
হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি একাকীই এই সম্পূর্ণ পূথিবী রক্ষা কর্ন। আমরা
প্রতিনিয়ত বেদাধ্যমনে আসন্তঃ আমরা কোনক্রমেই এই কার্যে পারগ নহি। বিশেষ,
ভ্মিতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? আপনি ভ্রমির ম্লাস্বর্প মণি, রত্ন, স্বর্ণ
ধেন্ বা উপস্থিতমত বংকিঞ্চিৎ অর্যপ্রদান কর্ন; তাহা হইলেই যথেন্ট হইবে।
রাজা দশরথ বেদপারগ রাক্ষণগণ কর্তৃক এইর্প অভিহিত হইয়া ভাহাদিগকে
দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি সূর্বণ ও চত্বারিংশৎ কোটি রক্ষত দান করিলেন।
অনশ্তর ব্যক্তিক্রণ সমবেত হইয়া সেই ধন বিভাগ করিবার নিমিত্ত ধীমান
বিশিষ্ট ও মহর্ষি খাব্যশ্ভেমর হস্তে সমস্তই দিলেন। বশিষ্ঠ ও থাব্যশৃংগ
ন্যায়ান্সারে সম্পত বিভাগ করিয়া দিলে তাহারা স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া

রাজ্ঞাকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা দক্ষিণা পাইয়া যারপরনাই সন্তৃণ্ট হইলাম।
অনন্তর দশরথ অভ্যাগত রাহ্মণিদগকে অসংখ্য সূবর্ণ দান করিতে লাগিলেন।
পরিশেষে একজন দরিদ্র রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট অর্থা প্রার্থনা করিল।
তংকালে অন্য অর্থের অসম্পাতিনিবন্ধন তিনি তংক্ষণাৎ তাহাকে আপনার
হস্তাভরণ অর্পণ করিলেন। রাহ্মণগণ এইর্পে প্রার্থনাধিক অর্থলাভে প্রতি
হইলে বিপ্রবংসল দশরথ হর্ষোৎফ্লেল মনে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন।
রাহ্মণেরাও সেই উদারপ্রকৃতি প্রণতিপর নৃপতিকে নানাপ্রকার আশীর্বাদ করিতে
ক্যাগিলেন।

এইর্পে রাজা দশরথ পাপহর স্বর্গপ্রদ অন্যের অসাধ্য অন্বমেধ সমাপন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্বক প্রতি হইরা মহার্ষ ঝবাশ্লাকে কহিলেন, স্রত! বাহাতে আমার বংশ রক্ষা হয়, আপনি এইর্প কার্ষ অনুষ্ঠান কর্ন। ঝষ্যশ্লা কহিলেন, মহারাজ! আপনার বংশধর প্রচচ্চুষ্টর অবশাই উৎপন্ন হইবে। দশরথ ঝ্যাশ্লোর এই মধ্র আশ্বাসবাকা শ্রবণ করিয়া ডাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক পরম সন্তোষলাভ করিলেন।

পঞ্চশ সগা। অনশ্তর রাজা দশরথ প্নেরার কহিলেন, তপোধন! যাহাতে আমার বংশলোপ না হয়, আপনি তাহার উপায় অবধারণ কর্ন। তথন বেদবিং মেধাবী মহার্য ঝ্যাশ্তা কিরংকণ চিন্তা করত ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার প্রাথোঁ অথব্বেদোভ মন্ত ন্বারা, প্রাস্থ প্রেটি বাগ অনুষ্ঠান করিব। অনশ্তর তিনি প্রেটি বাগ আরম্ভ করিয়া কম্পেস্ক্রেটিঅথিত প্রগালী অনুসারে হ্তাশনে আহ্তি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই যক্ত পালে দেবতা গাধ্ব সিম্ম ও মহার্যগদ স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রেভি যাগ আরন্ধ হইলে স্কেশ্ব সমবেত হইয়া সর্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! রাবণ নামে ট্রিনিন রাক্ষ্ম আপনার প্রসাদে বার্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর অত্যাদের করিতেছে। আমরা কিছ্তেই তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। অস্থিতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই বরের অপেক্ষার তংকৃত সকল অত্যাচারই সহ্য করিয়া আছি। ঐ দ্র্মতি তিলোক প্রিমিপত করিতেছে এবং অনোর সোভাগ্যে দেববভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে সেন বরলাভে মোহিত হইয়া স্রেরাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার বাসনা এই মহার্য ফল গণ্ধর্ব বাহ্মণ ও অস্ক্রগণকে তাড়না করিতেছে। স্বাদেব ইহার্ক উত্তাপ প্রদান ও সমারণ ইহার পাদেব সম্বরণ করেন না। তরণ্গ-মালা-সঞ্কুল মহাসাগর ইহাকে দেখিলে নিস্পন্দ হইয়া থাকে। আমরা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষ্যের ভয়ে বারপরনাই ভাত হইয়াছি। এক্ষণে কির্পে সেই দৃষ্ট বিনন্ট হইবে, আপনি তাহার উপার অবধারণ কর্ন।

ভগবান্ কমলযোনি স্রগণ কর্তৃক এইর্প অভিহিত হইয়া কিয়ংক্ষণ চিন্তা করত কহিলেন, দেবগণ! আমি সেই দ্রান্তার বধোপার নিথর করিয়াছি। সে বর গ্রহণকালে আমার নিকট দেবতা গন্ধর্ব বক্ষ ও রাক্ষ্যের হন্তে মৃত্যু হইবে না' এইর্প প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি ভাহাতেই সম্মত হই। তৎকালে সে অবজ্ঞা করিয়া মন্ব্যের নামও উল্লেখ করে নাই। স্তরাং মন্বের হন্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে, তিল্ভিল্ল ভাহার বধোপার আর কিছুই দেখি না। স্রগণ ও মহর্ষিগণ রক্ষার মৃথে এইর্প প্রির বাক্য প্রবণ করিয়া প্রম সন্তোষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে তশত-কাণ্ডন-কেয়্র-শোভিত নির্মালদ্যতি বিজ্ঞাংপতি শংখচক্র-গদাধর পীতাশ্বর হরি জলদোপরি দিবাকরের ন্যায় গর্ডে-প্রেষ্ঠ আরেহণপ্র্বক অমরগণ কর্তৃক স্ত্রমান হইরা তথার আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া একাল্ড-মনে রক্ষার সহিত সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদনপ্র্বক স্তব করিরা কহিলেন, বিক্ষো! আমরা লোকের হিত সাধন করিবার নিমিত্ত তোমাকে কোন কার্য-ভার প্রদান করিব। রাজা দশরথ ধর্মপ্রয়েণ বদান্য ও



মহবির ন্যায় তেজ্বা। ই'হার, হ্রী, শ্রী ও কীর্তি সদৃশ তিন মহিবী আছেন। তুমি চারি অংশে বিভন্ত হইয়া সেই তিন রাজমহিবনীর গভে জন্ম গ্রহণ কর, এবং মন্ব্য-র্পে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অব্ধা বিহ্-বল-দৃশ্ত লোক-কণ্টক রাবণকে সমরে সংহার কর। সেই পামর ক্রিছিল দেবতা গন্ধর্ব সিম্প ও অংসরাসকল নন্দনকাননে বিহার করিতেছিল, সেই কার্যাকার্য-বিশ্বার, মুর্শ তাহাদিগকে ও ঋষিগণকে সংহার করিয়াছে। একণে আমরা ক্রিরির বিনাশ বাসনার ম্নিগণের সহিত তোমার আশ্রর লইয়াছি। এই ক্রেইট সিম্প গন্ধর্ব ও বক্ষেরা আসিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। হে দেব ক্রিমান্তানর সকলেরই পরমগতি। তুমি সেই স্বর্শাহ্ব রাবণকে বিনাশ ক্রিবার বিনাশ ক্রিয়াছে। তুমি সেই

ত্রিলোক-প্রিক্ত দেব-প্রধান বিফা এইর পে সংস্কৃত হইরা শরণাগত সমবেত ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন! দেবগণ! তোমরা একণে ভাত হইও না; মণাল হইবে। আমি সেই দুর্ধর্য, দেববিগণের ভরকারণ, ক্রমতি রাবণকে সকলের হিতের নিমিত্ত পত্রে পোঁর অমাত্য জ্ঞাতি ও বন্ধ্বান্ধবের সহিত সমরে সংহার করিরা একাদশ সহস্র বংসর রাজ্য পালনপূর্বক নরলোকে বাস করিব। মহাত্মা বিকা দেবগণকে এইর প কহিয়া প্রথিবীতে আপনার জন্মশ্যানের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পন্মপলাশ-লোচন আপনাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া রাজ্য দশরখের গ্রে অবতীর্ণ ইইবেন, ইহা অগ্যাকার করিলেন। তখন দেববি গন্ধর্ব রুদ্র ও অন্সরোগণ সন্তৃত্য ইইয়া দিব্য স্কৃতিবাদে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি সেই বরলাভ-গবিত উন্নতেজা ইন্দ্রশন্ত্র, ত্রিলোক-প্রাড়ক, সাধ্য ও ভাপসগণের কন্টক অতিভাইন্দ রাবণকে সম্লে উম্প্রিত কর। তুমি তাহাকে স্বান্ধ্যে বিনাশপূর্বক নিশ্চিন্ত ইইয়া স্বরাজ-রিক্ত প্রিত্র দেবলোকে প্নরায় আগমন করিও।

বোড়শ সর্গায় অনশ্তর নারায়ণ রাবণবধের উপায় স্বয়ং জ্ঞাত হইলেও দেবগণকে বিনীত বচনে কহিলেন, দেবগণ! আমি যে উপায় অবলম্বনপূর্বক

সেই শ্বিকৃল-কণ্টক দশকণ্টকে বিনাশ করিব, তাহার কি স্পির করিয়াছ? তথন স্বরগণ সেই অবিনাশী পূর্ষকে কহিলেন, বিষ্ণো! তোমাকে এক্পে মন্যাকাক স্বীকার করিয়া সেই দ্র্ণান্ত রাক্ষ্যকে সংহার করিতে হইবে। প্রের্বি সে দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপোন্তান করিয়াছিল। সর্বাগ্রজাত সর্বপ্রঘটা চতুর্ম্থ বন্ধা সেই ওপস্যায় প্রতি ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মন্যা ভিন্ন সকল জীব হইতেই অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে রাবণ মন্যাকে লক্ষাই করে নাই। এক্ষণে সে সেই বরপ্রভাবে গবিত হইয়া তিলোক উৎসন্ন ও স্বীলোকদিগকে বলপ্র্বিক গ্রহণ করিতেছে। হে শর্নাশন! রক্ষা ঐর্প বর দান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মন্যাহস্তে তাহার মৃত্যু স্পির করিয়া রাখিয়াছি। তথন বিষ্কৃত্ব দেবগণের এইর্পে বাক্য প্রবদ করিয়া রাজা দশর্থকে পিতৃত্বে অঞ্গানির করিবার বাসনা করিলেন।

অপ্র দশরথ প্রকামনার প্রেণিট বাগ করিতেছিলেন। বিষ, তাঁহার প্র-র্পে জন্মগ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চর হইরা রক্ষাকে আমন্ত্রণ ও মহার্বিগণের প্রা গ্রহণপূর্বক সেই স্রেসমাজ হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সেই বজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের বজ্ঞীর হৃতাশন হইতে কৃষ্কার আরম্ভলোচন রক্তাশ্বরধারী দিবাকরের ন্যার আক্রের মহাবীর্ব মহাবল এক মহাপর্বার তপতকাওন-নিমিতি রক্তময় আর্ক্রিনিব্র দিবাপয়েসপর্শ এক প্রশাসত পার্চ করাং বাহ্ম্পরে ধারণপ্রেক উথিতে ইইলেন। ঐ প্রেরের কণ্ঠকর দ্শুন্তির ন্যায় গভীর, কলেবর সিংহের কার লোমশ, মুখ্যশভল শমগ্র্জালে বিরাজিত, কেশ অতি স্কৃতিকণ, সর্ব্যুক্ত দিব্যাভরণে বিভ্রিত ও শ্ভ-লক্ষণ-ব্রা তিনি শৈলশ্ভোর ন্যায় উহিছে এবং প্রদীশ্ত পাবক-শিখার ন্যায় করাল-দর্শন। এই দিব্য প্রের গ্রিক্তি নিত্র নিক্ষেপপ্র্রক কহিলেন, মহারাজ! এই অভ্যাগত ব্যক্তিক প্রজাপ্তিপ্রেরিত প্রের্ব বিলয়া জানিবেন। দশরথ এই কথা প্রবণ করিয়া করপ্রটে কহিলেন, ভগ্রন্ বিলয়া জানিবেন। দশরথ এই কথা প্রবণ করিয়া করপ্রটে কহিলেন, ভগ্রন্ থাকান ত নির্বিরের আসিয়াছেন? আজ্যা কর্ন। আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে ইইবে।

তথন সেই প্রাক্তাপত্য প্রেষ প্নেরায় তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাণ্ড হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর স্বাস্থ্যপ্রদ প্রকাপতি-প্রস্তুত প্রশস্ত পায়স অন্র্ণ পদ্মীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান কর্ন। আপনি যদ্ধ ষজ্ঞান্তান করিতেছেন, সেই সমস্ত পদ্মী ইইতে তাহা প্রাণ্ড ইইকেন। রাজা দশর্থ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সেই দেবামান্ত্র প্রেক্ত হিরপ্রের পায় প্রতিমনে মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং দরিবের অর্থান্তান নাায় এই দৈব পায়স প্রাণ্ড হইয়া যারপরনাই সম্তৃত্ব ইইলেন। পরে তিনি সেই অপ্রোকার প্রিয়দর্শন প্রৃষ্ঠে অভিবাদনপ্র্বাক পর্ম কুত্রলে তাঁহাকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তেজঃপ্রে-কলেবর প্রাজ্ঞাপত্য প্রেষ্ঠ স্বক্র্যাধনপ্র্বাক অভিনক্ত মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন।

মনোহর শারদীয় শশ্ধরের কর-নিক্রে নভোম-ডল বেমন শোভা পায় সেইর্প রাজা দশরথের অন্তঃপ্রবাসী রমণীগণের হর্ষোৎফালে মুখকমল সন্শোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অন্তঃপ্রেমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কহিলেন প্রিয়ে! তুমি প্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পারস গ্রহণ কর। এই বলিয়া দশরথ তাহাকে অমৃতত্ত্বা সেই পায়সের অর্ধাংশ প্রদান করিলেন; তৎপরে কৌশল্যা

রাজার অন্রেধে স্মিগ্রাকে স্বীর পারসের অর্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্ধাংশ অর্বাশন্ট রহিল, রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া স্মিগ্রাকে তাহারও অর্ধাংশ দিতে অন্রোষ করিজেন। এইর্পে রাজা দশরথ সহর্যামাণী-দিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপতা প্র্যু-প্রদত্ত পারস প্রদান করিলে রাজ-মহিষীরা পারসাল প্রাশত হইয়া নৃপতির ঈদৃশ অপক্ষপাতে যথোচিত সম্ভূন্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে সেই পারস ভক্ষণ করিয়া অবিলয়ের গর্ভধারণ করিলেন। রাজা দশরথ পত্নীদিগকে অন্তর্বত্নী দেখিয়া স্ব সিন্ধ ও খ্যিরগণ-প্রিত ইন্দের নায় স্ম্থাচিত ও সম্ভূন্ট হইলেন।

সাত্রণশা সার্গা । বিজ্ঞা রাজা দশরখের পরের শ্বীকার করিলে ভগবান শ্বরশভ্রে দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমাদিগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিশ্বর কামর্পী মহাবল সহায়সকল স্ভিট কর। ঐ সমস্ত সহকারী মায়াবী, বীর, বায়ুবেগগামী, নীতিজ্ঞ, ব্রশ্বিমান্, বিশ্বর অন্র্পে বিশ্বম-সম্পল্ল, অন্যের অবধ্য, সম্পিবিগ্রহাদি উপায়জ্ঞ, দিব্যদেহবার, সর্বাদ্যগণ্ণবিং ও অম্তাশীর ন্যায় মৃত্যুরহিত হইবে। তোমরা একণে গন্ধবাঁ, ফ্রেন্স্র অম্বরা, বিদ্যাধরী, কিল্লরী ও বানরীদিগোর শ্রীরে ভূলাবল বান্রন্দ্রস্ক স্ভিত্ত কর। পূর্ব মুগে আমি ক্ষরাজ জান্ববানকে স্ভিট করিয়াছি এই জান্ববান জ্ল্ডা পরিত্যাগ করিবার কালে আমার আস্যাদেশ হইতে সূত্রস্ক উৎপল্ল হইয়াছিল।

আমি ঋক্ষরাজ জান্ববানকে স্থি করিয়াছি। প্র জান্ববান জ্ন্ডা পরিত্যাগ করিবার কালে আমার আস্যাদেশ হইতে সহস্য উৎপন্ন হইয়ছিল। দেবগণ ভগবান ন্বয়ন্ড্র এইট্রা বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া বানরর পী প্রতিক্র উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি, সিন্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, ক্রিক্রের, তাক্র্, বক্ষ ও চারণগণ বনচারী স্বেচ্ছা-বিহারী বানর স্থি করিছে প্রত্ত ইইলেন। স্বেরয়জ ইন্দ্র মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় দীর্ঘদেহ কপিরাজ\বালীকে, জ্যোতিক্ষ-ডলী-প্রধান স্ব্রা স্থাবিকে, স্রগরের বৃহস্পতি বানরগণের মধ্যে ব্লিখমান্ তারককে, কুবের পরম সচ্নর গন্ধমাদনকে, কিংবকর্মা নলকে, এবং অনল আশ্বসদৃশ প্রভাসম্পল্ল নীলকে সৃষ্টি করিলেন। এই নাল বল, বার্য, তেজ ও ষশঃপ্রভাবে হ্যতাশনকেও, অতিক্রম করিয়াছিল। তংপরে প্রখ্যাত রূপসম্পন্ন অম্বিনীকুমারন্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে. वर्ष मृत्रिगरक, মহাবল পর্জন্য শরভকে এবং বায়, বজুের ন্যায় দ,ভেদ্য-দেহ, বিনতানদান গর্ভের ন্যায় বৈগগামী, বানরগণের মধ্যে ব্লিখমান্, বলবান হন্মানকে উৎপাদন করিলেন। এইর্পে অমিতবল, করি ও গিরি-সদৃশ প্রশস্ত-দেহ, কামর্পী যে-সকল কপি দশাননের বিনাশ-সাধনের নিমিত্ত উদ্যত হইবে. তাহারা এবং ভব্দ্রক ও গোলাগ্যলসকল সহসা সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইল। যে দেবতার ফের্প র্প, যাঁহার যে প্রকার বেশ ও পরাক্রম তৎসম্দয়ের সহিতই প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পৃত্ত জন্মল। গোলাগাল্ন-মধ্যে দৈবাবস্থা অপেক্ষাও অধিক-বিক্রম বীরসকল প্রদত্ত হইল। এইর্পে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই হুন্টমনে ঋক্ষী কিন্নরী প্রভৃতি হইতে বানরসকল স্ভিট করিলেন। এই সমস্ত বানর দর্গে শার্দল-তুল্য, বলে সিংহ-সদৃশ। ইহারা সকলেই পর্বত ও শিলা নিক্ষেপপূর্বক বৃদ্ধ করিয়া খাকে। সকলেই সর্বাস্থাবিশারদ, নথ ও দশন প্রহারে সূপট্র। এই বানরেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া বিহ**ল্গমসকল** নিপাতিত, পর্বত বিচালিত, বেগপ্রভাবে মহাসাগর ক্র্ভিত, পদাঘাতে প্রথিবী



বিদীপ ও স্থির পাদপসকল চ্প করিতে পারে। ইহারা আকাশে প্রবেশ, বনচারী মত্ত কুঞ্জর ও জলধর গ্রহণ এবং সম্দূ সম্তরণ করিতে পারে। এইর্প কামর্পী অসংখ্য য্থপতি কাপ উৎপল্ল হইল। এই সমস্ত য্থপতির মধ্যে আবার প্রধান য্থপতিসকল জন্মগ্রহণ করিল। তৎপরে মহাবীর য্থপতি-শ্রেষ্ঠ-সকলও স্ট হইল।

এই সকল বানরের মধ্যে কতকগৃলে অক্ষবান্ পর্যতের শৃণেগ, কতকগৃলি অন্যান্য পর্যত ও কাননে বাস করিতে লাগিল। ক্রিগ্রিল স্থাপ্ত স্থাবি, ইন্দুপ্ত বালী এবং কতকগৃলি নল, নীল, হন্দুন্ত অন্যান্য ব্রপতিদিগকে আশ্রয় করিল। মহাবল মহাবাহ্ বালী স্বত্তিসাবৈ ভল্ল্ক গোলাংগৃল ও বানরাদগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ক্রেপ্রামের সাহাবাদানের নিমিত্ত সেই সমস্ত মেঘ ও অচল-শৃংগত্লা নান্যস্থাবিশ্বত নানা লক্ষ্-লক্ষিত ভীবণাকার মহাবীর বানরগণে এই পর্যত-বৃন্ধ্বিস্ক-স্মাকীণা প্রিবী পরিপ্রণা হইল।

আন্টাদশ লগা। মহাত্মা দিশরথের অন্বমেধ সমাণত হইলে অমরগণ ল্ব-ল্ব ভাগ গ্রহণপূর্বক দেবলোকে প্রশান করিলেন। মহীপালও মহিষীগণ সমাভব্যা-হারে দীক্ষা-নির্ম নির্বাহ করিয়া বল বাহন ও ভ্তাবর্গের সহিত প্রপ্রবেশের উপরুম করিতে লাগিলেন। নির্মান্তত নৃপতিগণ যথোচিত প্রিজত হইয়া অষ্যশৃংগকে অভিবাদনপূর্বক হৃষ্টমনে স্বদেশাভিম্থে যারা করিলেন। তাহারা যখন অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাহাদিগের সৈন্যগণ উজ্জ্বল বেশে মনের উল্লাসে গমন করত অপ্রবিশাভা পাইতে লাগিল।

অনশ্তর দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে প্রেস্কৃত করিয়া প্রপ্রবেশ করিলেন। তিনি প্রপ্রবেশ করিলে, ঋষাশৃংগ আর্যা শান্তার সহিত সবিশেষ সংকৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। রাজা দশরথও অন্চরবর্গের সহিত কিয়ন্দরে তাঁহাদের অন্সরণ করিলেন। এইর্পে তিনি অভ্যাগত সমস্ত ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়া প্রোংপত্তির অপেক্ষায় প্রমস্থে প্রেমধ্যে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ছয় ঋতু অতীত ও ন্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে চৈত্রের নবমী তিথিতে প্নের্বস্থ নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, শ্রুক্ত ও ব্রুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সন্ধার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, রাজমহিষী কোশল্যা বিস্কৃর অধাংশভ্তে সর্বলোক-নমস্কৃত দিব্যলক্ষণাক্তান্ত মহাভাগ মহাবাহ্য রক্তোষ্ঠ আরম্ভ-লোচন দশর্থের

আনন্দবর্ধন দ্বদ্ভির ন্যায় গভীরশ্বর জগতের অধীশ্বর রামকে প্রস্ব করিলেন। তথন দেবমাতা অধিতি বেমন দেব-প্রধান করেশর প্রেম্পর প্রেম্পরকে পাইয়া শোড়া ধারণ করিয়াছিলেন, সেইর্গ কৌশল্যা সেই প্রের্গ লাভ করিয়া যারপরনাই স্পোভিত হইলেন। তংপরে কৈকেয়া কিন্তুর চূত্থাংশভ্ত গ্ণগ্রাম-সমলক্ত সভাপরাক্তম ভরতকৈ প্রস্ব ক্রিলেন। অনন্তর স্মিতার গর্ভ ইইতে বিষ্কুর অধাংশভ্ত মহাবীর স্বান্তাবিং লক্ষ্মণ ও শ্রহা ভ্রিষ্ঠ ইইলেন। নির্মাল-ব্রিষ্ঠ ভরত প্র্যানক্ষত ও মানলাশেন এবং লক্ষ্মণ ও শ্রহা কর্কটে স্ব্রিটিত হইলে অশেলবা নক্ষয়ে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এইর্পে মহাদ্ধা রাজা দশরদের অসাধারণ গণ্ণ-সম্পল প্রিয়দর্শন এবং প্রেভারপদ ও উত্তরভারপদের ন্যার কাল্ডিয্তর চারি পরে উৎপল হইলেন। গণ্ধর্বেরা মধ্র সংগতি ও অস্বরাসকল নৃত্য করিতে লাগিল। দেবলোকে দ্রুদ্ধিধননি ও নভাম-ডল হইতে প্রুপ্রাণিট হইতে লাগিল। অযোধ্যার সকলে একর হইরা নানাপ্রকার উৎসব আরম্ভ করিল। পথসকল নটনর্ডক-পূর্ণ ও লোকারণ্য হইরা উঠিল। উহার কোন স্থলে গায়কেরা গান ও বাদকেরা বাদ্য করিতে লাগিল। শ্রোত্কর্য ভাহাদিগের সন্তোবসাধনের নিমিত্ত নানা-প্রকার রম্ব প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। এইর্পে সেই স্মুক্ত প্রশাস্ত পথ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। রাজা দশরথ স্ত মাগ্রে কর্ম শারতে লাগিলেন।

অন্নতর একাদশ দিবস অতীত হইলে কির্মি বিশিষ্ঠ হৃষ্ট্মনে রাজকুমারদিগের নামকরণ করিলেন। জ্যেষ্টের নাম লক্ষ্মাণ আর একটির নাম শর্যু হইল। এইর্পে দশরথ রাজ্মণ এর নগর ও জনপদবাসীদিগকে ভোজন করাইয়:
বিশিষ্টের সাহায্যে আত্মজরিষ্টের জাতকর্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান
করিলেন। সেই রাজকুমারস্টের মধ্যে সর্বজ্ঞেষ্ঠ রাম কেতৃর ন্যায় বংশ উল্জ্বল
করিরাছিলেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা পিতার প্রতিকর ও স্বর্শভ্রে ন্যায় সকলের
প্রেমাস্পদ হইলেন। সেই রাজকুমারেরা সকলেই বেদবিং মহাবীর সাধারণের
হিতান্টানে তংগর এবং জ্ঞান ও গ্রুপসম্পন্ন ছিলেন। ইংহাদিগের মধ্যে
তেজস্বী সত্যপরাক্রম রামই নির্মাল শশান্তের ন্যায় সকলের প্রিয়দর্শন হইয়া
উঠিলেন। তিনি অন্তের আরোহণ, রথচবা ও ধন্বেশ্যে মৃপ্ট্র ছিলেন এবং
পিতৃ-শ্রেষ্যায় বংখাচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। লক্ষ্মীবর্ধন লক্ষ্মণ



শৈশবাবধি আপনার শরীর অপেক্ষাও প্রতিনিয়ত সকল প্রকারে লোকাভিরাম রামের প্রিয় কার্য অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ রামের বহিশ্চর দ্বিতীর প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর ছিলেন। সেই প্রের্থোক্তম রাম ব্যতিরেকে নিমিত হইতেন না। জননীরা মিণ্টাল্ল প্রদান করিলে তিনি রাম ব্যতিরেকে কদাচই আহার করিতেন না। যখন রাম অশ্বে আরোহণপ্র্বিক ম্গয়ার্ম নিগতি হইতেন, তংকালে তিনি শরাসন গ্রহণপ্র্বিক তাঁহার শরীর রক্ষার্ম অনুগমন করিতেন। যেমন লক্ষ্যাণ রামের, সেইর্প শন্মা ভরতের প্রাণ্ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

রাজ্যা দশরথ দেবগণ হইতে রক্ষার ন্যার সেই চারি তনর স্বারা বংপরোনাস্তি পরিতৃষ্ট হইলেন। পরে বখন রাজকুমারেরা জ্ঞানী গ্ল-সম্পন্ন লজ্জাশীল কীতিমান ও দ্রদশী হইলেন, তখন এতাদ্শপ্রভাব প্রসকল লাভ করিয়া দশরথের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

একদা রাজা দশরথ প্রোহিত মন্দ্রী ও মিত্তবর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রগণের বিবাহ দিবার নিমিন্ত চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা মহর্ষি বিন্তামিত তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিবার আশরে ন্বারে আসিরা ন্বারপালদিগকে কহিলেন, ওছে ন্বারপালগণ! আমি কুন্তিন্তনর বিন্তামিত। তোমরা অবিলন্দ্র মহারাজকে গিয়া আমার স্থান্তন-সংবাদ দেও। তখন ন্বাররক্ষকেরা এই বাকা প্রবণে ভীত ও বান্তন্তাত হইয়া রাজভবনাতিম্বেধ ধাবমান হইল এবং অবিলন্দ্রে ভূপতির নিক্ট প্রান্থত হইয়া কহিল, মহারাজ! কুন্তিন্তনর মহর্ষি বিন্তামিত ন্বারদেশে ক্ষান্তনার অপেকা করিতেছেন। নৃপতি এই সংবাদ পাইবামাত্র সম্বরে প্রোহিত্তালের সহিত একাগ্রমনে হ্ল্টান্তকেরণে ব্রুপতির প্রতি ইন্দের ন্যায় ক্ষেত্রাক্তিভালের সহিত একাগ্রমনে হ্ল্টান্তকেরণে ব্রুপতির প্রতি ইন্দের ন্যায় ক্ষেত্রাক্তিভালের প্রকারিত তেজা-প্রদিত তাপসের প্রত্যুদ্দেশ্যমনপূর্বক তাহাকে অর্থাপ্রদ্দিক ক্ষার্রাজ! কার্বলেন। ধর্মপরারণ বিন্তামিত নৃপতি-প্রদন্ত অর্থা গ্রহণপ্রক তাহাকে ক্ষান্ত তাহার কোষ নগর জনপদ ও বন্ধ্বান্থবের কুন্সদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন মহারাজ! সামন্ত নৃপতিগণ আপনার নিক্ট সমত এবং অরাতিগণ ত পরাজিত আছে? দৈব ও মান্য কার্য ত সমাক সম্পাদিত হইতেছে?

অনশ্তর বিশ্বমিত মহার্ষ বাশ্চ ও অন্যান্য মনিগণের সালিহিত হইরা পরশ্পরাগত শিন্টাচার অনুসারে তাঁহাদিগের কুশল জিজাসা করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে রাজভবনে প্রবেশপ্র্বাক পরমসমাদরে সংকৃত হইরা উপবিশ্বট ইইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে উদার-প্রকৃতি দশর্প হৃষ্টমনে বিশ্বামিতকে বহুমানপ্র্বাক কহিলেন, তপোধন! আপনার আগমন স্থারস লাভের ন্যায়, জলশ্না প্রদেশে বারিবর্ষণের ন্যায়, অপ্তের অনুর্শ ভার্যার গজে প্রোংপত্তির ন্যায়, প্রন্দুট পদার্থের প্রনঃপ্রাশিতর নাায় এবং উৎসবকালীন হর্বের ন্যায় আমার প্রতিকর হইতেছে। আপনি ত নির্বিদ্যে আসিয়াছেন? আপনার অভিলাষ কি? আদেশ কর্ন, আমি সন্তোধের সহিত কি প্রকারে তাহা সামন করিব। আপনি সেবার যোগ্য পাত্র। আমার শুভাদৃন্টবশতঃ অদ্যু আপনি আমার আলরে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্যু জন্ম সকল, জাবনেরও সম্যুক্ষ ফল লাভ হইল। আজি আমার রজনী স্থেভাত হইয়াছিল; কার্ম্ব অদ্যু ভ্রামুণ্ মহাম্বার সন্দর্শন লাভ করিলাম। আপনি অগ্রে অতি কঠোর তপস্যায় রাজির্মিছ, তৎপরে রজার্ষিত্ব প্রাশত হন। অতএব অপেনি বহু প্রকারে আমার আরাষ্য হইতেছেন। আপনার এই পরমপাবন আগ্রমন আমার অতিশ্র বিস্ময়োৎপাদন

করিতেছে। হে প্রভো! আপনার দর্শনমাত্র আমার দেই পবিত্র ইইয়াছে। এক্ষণে যদথে আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি বলুন। আমি আপনার নিয়োগে অনুগ্রহ বোধ করিয়া তাহা সাধন করিব। এবিধরে আপনার কিছুমাত্র সঙ্গ্লেচ করিবার আবশ্যক নাই; আমি অবশ্যই আপনার নিদেশ শিরোধার্য করিয়া লইব। আপনি আমার পরম দেবতা। আপনার আগমনে আমার বে ধর্ম সঞ্চয় হইল, ইহা আমার পক্ষে মহান্ অভ্যুদর, সন্দেহ নাই।

প্রখ্যাতগর্ণ যশস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত মহাম্মা দশরথের এই শ্রবণ-মধ্র হ্দয়হারী বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুট হইলোন।

একোর্নাবংশ সর্গা। মহাতেজা মহার্ব বিশ্বামিত মহাপাল দশরথের এইর্পে বিশ্বরথকর বাক্যে প্লাকিত হইরা কহিলেন, মহারাজ ! আপনি অতি মহৎ কুলে উংপল্ল হইরাছেন। বিশেষতঃ স্বরং তপোধন বাশন্ত আপনার মন্ত্রাং এইর্পে বাক্য প্রয়োগ আপনার উপব্যুক্তই হইতেছে। আপনি ভিল্ল অন্য কেহ এইর্প কহিতে পারেন না। এক্ষণে আমি বে কার্যের প্রসংগ করিব, আপনাকে তংসাধনে অংগীকার করিতে হইবে।

মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক বজ্ঞান তালি দ্বাকিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞা সমাণত হইতে না হইতেই মারীচ ও সংবাদে নামে কামর্পী মহাবল দ্ব রাক্ষস উহার নানা প্রকার বিঘা আচরণ করিতেছে। উহারা আমার যজ্ঞবৈদিতে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ ও রুধিরধারা ব্যক্তিকার নাছে। উহাদিগকে আমার সংকল্পর এইর্প ব্যাঘাত ও বজ্ঞ নতা বিদ্যা আমি তথা হইতে নিজ্ঞাত হইয়াছি। হা! এই কার্যে আমার মধ্যেচিত পরিশ্রম হইয়াছে, কিল্ডু এক্ষণে তাহার বিঘা দেখিয়া অভিনয় ভণ্ডেনাংসাহ হইতেছি। এই বজা সাধনকালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদৃষ্টি করা কর্তব্য নহে, এই কারণে আমি ঐ দৃই রাক্ষসের উপর রোষ প্রকাশ করি নাই। একণে প্রার্থনা এই যে, আপনি কাকপক্ষধারী মহাবীর রামচন্দ্রকে আমার হস্তে সমর্পণ কর্ন। ইনি আমার প্রযন্ত্রে রক্ষিত হইয়া স্বীর দিব্যতেজ্ঞ:-প্রভাবে ঐ সমস্ত হজ্ঞ-বিদ্যকর নিশাচরগণকে সংহার করিতে সমর্থ ইইবেন। মহারাজ! যাহাতে রাম চিলোকে প্রখ্যাত হইতে পারিবেন, আমা হইতে ই'হার সেই শ্রেয় লাভ হইবে। আপনি ই'হার নিমিত্ত ভীত হইবেন না। মারীচ ও সাবাহ, ই'হার সহিত রণম্পলে কখনই ডিডিঠতে পারিবে না। উহারা বলদপে মৃত্যুপাশের বশীভূত হইয়াছে। রাম বিনা ঐ দ্রাচার-দিগকে বিনাশ করিতে আর কাহারই সাধ্য নাই। আমি কহিতেছি, তাহারা কোন আংশেই রামের বল-বীর্ষে পর্যাশ্ত নহে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ঐ দুই নিশাচর রাম-শরে সমরে শরন করিবে। আমি এবং মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য তাপস আমরা সকলেই সত্য-পরাক্রম রামকে বিলক্ষণ জানি। এক্ষণে বিশষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ যদি এবিধয়ে সম্মত হন এবং ইহলোকে যদি অপেনার ধর্মলাভ ও অক্ষয় যশোলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে রাজীবলোচন রামকে আমার হস্তে সমর্পণ কর্ন। আমি রামচন্দ্রকে স্বকার্যসাধনার্থ প্রার্থনা করিতেছি। বাল্যকাল অতীত হইয়াছে বলিয়া রামেরও পিতামাতার প্রতি আর তাদৃশ আর্মান্ত নাই। অতএব এক্ষণে ই'হাকে যজের দশ রাগ্রির নিমিত্ত আমার সহিত প্রেরণ করন। যাহাতে আমার এই খজ্ঞকাল অভীত না হয়, আপনি ডাহাই

কর্ন। মহারাজ! শোকাকুল হইবেন না! আপনার মণ্যল হইবে। মহাতেজা মহামতি বিশ্বামিপ্র এইর্প ধর্মার্থ সংগত বাক্য প্রয়োগ করিয়া মোনাবলম্বন করিলেন। রাজা দশরথ মহর্মি বিশ্বামিপ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে কম্পিতকলেবরে বিমোহিত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভপূর্বক গান্তোখান করিয়া ভয়ে যংপরোনাম্পিত বিষয় হইলেন।



বিংশ সগা। মহীপাল দুগ্রি মহার্য বিশ্বামিত্রের বাক্য প্রবণ করিয়া মৃহ্, তাঁকাল বেন হতজ্ঞান বিশ্বাছিলেন। তৎপরে চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! এক পিন্সপলাশলোচন রামের বরঃক্তম প্রায় বোড়শ বংসর; রাক্ষসের সহিত বৃশ্ধ করা ই'হার সাধ্যায়ন্ত নহে। আমি এই অক্ষোহিণী সেনার অধীশ্বর। এই সেনা সমাভিব্যাহারে গমন করিয়া আমিই নিশাচরগণের সহিত সংগ্রাম করিব। আর এই সমস্ত অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত বীর আমার ভ্তা। রাক্ষসাদগের সহিত বৃশ্ধ করিতে ইহারাও সম্যক সমর্থ হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া বাইবেন না। আমি স্বয়ং শ্রাসন ধারণপূর্বক আপনার বন্ধ রক্ষা করিব এবং বতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ রাক্ষসগণের সহিত বৃশ্ধ করিব। আনি গমন করিলে আপনার বন্ধত নিবিধ্যা সম্পন্ন হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া বাইবেন না। রাম নিতান্ত বালক, অকৃত্রবিদা, অস্ফ্রান্সনার ও বৃদ্ধে আজিও ই'হার পট্তা জন্মে নাই এবং ইনি বিপক্ষের বলাবল বিচারেও সমর্থ নহেন।

বিশেষ রাক্ষসেরা ক্ট্যোধী, স্তরাং রামকে কোনমতেই তাহাদিগের প্রতিদ্বেদী হইবার যোগা বোধ হইতেছে না। হে তপোধন! রাম ব্যতীত মৃহ্তিকাল প্রাণ ধারণ করাও আমার দৃষ্কর হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। যদি আপনার রামের জন্য এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চতুর্রাজ্গণী সেনার সহিত আমাকেও সঙ্গে লউন। হে কুশিকনন্দন! যদিউ সহস্র বংসর আমার ব্যঃক্রম হইয়াছে। আমি এই ব্য়সে অতি ক্রেশে রামকে পাইয়াছি। পত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ধর্ম-প্রধান রামেরই প্রতি আমার

বিশেষ প্রীতি আছে; অতএব আপনি রামকে লইরা বাইবেন না। হে তপোধন! সেই রাক্ষসেরা কে? কাহার পূত্র? তাহাদিগের আকার কি প্রকার এবং পরাক্রমই বা কির্প? আর কেই বা ঐ সকল রাক্ষসকে রক্ষা করিয়া থাকে? এবং রাম বা আমার সেনা অথবা আমি আমরা কি প্রকারে সেই সমস্ত কপট যোম্বাদিগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইব? উহারা বীর্ষমদে উন্মন্ত ও দৃষ্ট-স্বভাব, আমি



কি উপায়েই বা উহাদিগের সহিত্ত বিশ্বতা অবস্থান করিব? একণে আপনি এই সকল নিদেশ করিয়া দেন্

মহিষি বিশ্বামিত দশরথের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমরা শ্নিয়াছি রাবণ নামে প্লেশ্ডাবংশ-প্রস্ত মহাবল মহাবার্য এক রাক্ষস আছে। সেই রাবণ পিতামহ রক্ষার নিকট বর লাভ করিয়া বহুসংখ্য রাক্ষ্যের সহিত তিলোককে অতিশয় পাঁড়ন করিতেছে। সে মহার্য বিশ্রবার পরে এবং বক্ষরাভ কুবেরের ভ্রাতা। শ্লিলাম সে শ্রয়ং অবজ্ঞা করিয়া যজের বিহা সম্পাদনে আগমন করিবে না, মারীট ও স্বাহ্ন নামে দুই দুর্দান্ত রাক্ষ্য তাহারই নিয়োগে আমাদিগের যক্ত নন্ট করিতে আসিবে।

তথন রাজা দশর্থ মহর্ষি বিশ্বামিরের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি সেই দ্রাজা রাবণের সহিত বৃন্ধ করিতে পারিব না। আমি নিতাশ্ত মন্দভাগ্য। এক্ষণে আমার পূর রামের প্রতি আপনি প্রসল্ল হউন। আপনিই আমার পরম দেবতা ও গ্রে। হে কৌশিক! সেই রাক্ষসাধিনাত্ম রাবণের শক্তি অভ্তৃত। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেব দানব বক্ষ গন্ধর্ব পতা ও পল্লগেরাও তাহার পরাক্তম সহা করিতে পারে না। রাবণ রগক্ষেরে অতি বলবানদিগেরও বলক্ষর করিয়া থাকে। স্তরাং তাহার বা তাহার সৈন্যদিগের সহিত বৃন্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কদাচই সাহস হয় না। আর আপনি সসৈন্যই হউন বা আমার তনয়গণকেই সঙ্গে লউন, উহার সহিত সংগ্রামে কথনই তিন্ঠিতে পারিবেন না। দেবতার ন্যায় প্রিয়দর্শনি রাম একে ত বালক, দ্বিতীয়তঃ সে আজিও বৃন্ধের কিছুই জানে না, স্তরাং আমি তাহাকে কোন্ সাহসে আপনার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল্ডে সমর্পণ করিব। স্কুল ও উপস্কের পরে মারীচ ও স্বাহ্ কালান্তক বমের ন্যায় অতিশর করালদর্শন, তাহারাই আপনার যজ্ঞ নন্ট করিবে; স্তরাং আমি রামকে কোনমতেই আপনার হল্ডে দিতে পারি না। বরং বলেন ত আমি স্বান্ধ্বে ন্বয়ং গিয়া ঐ দুই মহাবল পরাক্রম রাক্ষ্পের অন্যত্তরের সহিত যুক্ষ্ম করিয়া আসি। অন্যথা, আমরা সকলেই অন্নয়প্রক আপনাকে কহিতেছি, আপনি রামের প্রস্কুগ্র পরিত্যাগ কর্ন।

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্তকে এইরূপে হতাশ করিলে তিনি হৃত-হৃতাশনের ন্যায় ক্লোধভরে প্রদীশ্ত হইয়া উঠিলেন।

একবিংশ সর্গ । মহর্ষি বিশ্বামিত মহীপাল দণরথের এইর্প দ্নেহগদ্গদ বাক্য প্রবণগোচর করিয়া কোপাকুলিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি প্রথমে আমার প্রার্থনা প্রেপ করিবে বলিয়া অল্গীকার করিয়াছিলে, এক্শণে তান্বিবরে পরাঙ্ম্ব হইতেছ। ফলতঃ এইর্প বাবহার রঘ্বংশীয়দিগের অন্র্প হইতেছে না। তোমার এই অত্যাচারে নিশ্চরই এই বংশ ধ্বংস হইবে। এক্শণে যদি এই প্রতিজ্ঞা ভল্গা ও কুলক্ষয় তোমার প্রতিভ্রমত হয় ত বল, আমি ক্রম্থানে চলিয়া যাই আর তুমি আমাকে ব্যক্তি করিয়া স্হ্দ্গণের সহিত স্থে কলে হরণ কর।

এইর্পে কৃশিকতনয় বিশ্বমিতের কেন্তবেগ উন্থেল ইইলে সমগ্র ধরাতল বিচলিত হইয়া উঠিল। দেবগণেরও ক্লেকরে ভয় সগ্রার হইতে লাগিল। তখন স্থীর বশিষ্ঠ তিলোক একাত্ত ক্লেক্ল দেখিয়া দশর্থকে সন্বোধনপ্রক কহিলেন, মহারাজ! আপনি দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় ইক্ষ্যকু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি অভি 😘 ও ব্রতপরারণ। ধর্ম পরিত্যাগ করা আপন-সদৃশ লোকের কর্তব্য-নহে। দেই সঁ, আপনাকে ধর্মশীল বলিয়া লোকে সর্বত্র ঘোষণা করিয়া থাকে। একণে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্মন। অধর্ম-ভার বছন করা আপনার উচিত হইতেছে না। যদি আপনি অংগীকার করিয়া পালন না করেন, নিশ্চয়ই আপনার ইণ্টাপূর্ত বিনন্ট হইবে। মহারাজ! রাম অদ্র শিক্ষা কর্ন আর নাই কর্ন, হ্তাশন বেমন অমূতের, বিশ্বামিত সেইরূপ রামের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা কদাচই তাঁহার বাঁর্য সহা করিতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ কর্ন। ্রাম মূতিমান ধর্মের ন্যায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি স্বাপেকা বলবান্, সর্বাপেক্ষা বিশ্বান, তপস্যার আশ্রয় ও অন্যক্ত। এই চরাচর জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে না এবং কোন কালে কেহ জানিতেও পারিবে না। দেবতা শ্ববি রাক্ষস গশ্বর্ব ক্ষ কিন্নর ও উরগেরাও তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। আর এই যে মহর্ষিকে দেখিতেছেন, ইনিও সামান্য নহেন। পূর্বে যথন এই কুশিকনদান রাজ্য শাসন করিতেন, তৎকালে ভগবান শ্লপাণি ই'হাকে কতকগ্যলি অস্ত্র প্রদান করেন। ঐ সমস্ত অস্ত্র কুশান্তেবর পত্ত্র এবং প্রজাপতি দক্ষের কন্যা জয়া ও স্প্রভার গর্ভসম্ভূত। পূর্বে জয়া বর লাভ করিয়া অস্বে সৈন্য সংহারার্থ অদ্শার্প পঞাশত এবং স্প্রভা সংহার নামে উৎকৃষ্ট পণ্ডাশ্ত অস্ত্র প্রসব করেন। ঐ সকল অস্ত্রের আকার নানা প্রকার। উহারা নিতান্ত দুঃসহ মহাবীর্ধ দীন্তিশীল ও বিজয়প্রদ এবং উহ্যদের শক্তির পরিচ্ছেদ করা যায় না। এই কুশিকতনয় বিশ্বামির সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমগ্র জ্ঞাত

আছেন। ইনি অপ্র অস্ত্রবিদ্যা-বিশেষের সৃষ্টি করিতে পারেন। ভ্ত. ডবিষ্যং ও বর্তমান ই'হার কিছুই অবিদিত নাই। মহারাজ! এই ধর্মপরায়ণ মহাযশা মহর্ষির প্রভাব এইর্পই জানিবেন। অতএব আপনি ই'হার সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রকে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র সন্দেকাচ করিবেন না। স্বয়ং বিশ্বামিতই সেই নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারেন, কেবল রামের হিতার্থই আপনার নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন।

বশিষ্ঠদেব এইর্প কহিলে মহীপাল দশরথ ষংপরোনাদিত আনন্দিত হইলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে প্রেরণ করিতে তাঁহার আর কিছ্মাত্র আশংকা হইল না।

ভাবিংশ সগ । অনশ্তর রাজা দশর্থ হ্ন্টান্তঃকরণে লক্ষ্যদের সহিত রামকে আহনান করিলেন। জননী কৌশল্যা ও শ্বরং রাজা রামের মধ্পলাচরণ করিতে ক্যাগিলেন। প্রেছিত বলিষ্ঠেও মধ্যলস্চক মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এইর্পে মধ্যলাচরণ সম্পন্ন হইলে দশর্থ রামচন্দ্রের মস্তক আল্লাণ করিয়া প্রতিমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হল্তে সমর্পণ করিলেন। ব্যক্তিসম্পর্ক শ্না স্থাস্পর্শ সমীরণ রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রে অনুষ্ঠান ও প্রশ্বের্যায় মাদ্রমন্দভাবে বহিতে লাগিল। নভামন্ডলে দ্বিশ্বামিত্রে অনুষ্ঠান ও প্রশ্বের্যায় আরুভ হইল। অযোধ্যার চারিদিকে শণ্ধনাদ হস্তি লাগিল। বিশ্বামিত্র অল্লে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাম্বিতংশাচাৎ কাকপক্ষধারী লক্ষ্যণ গমনক্রিতে লাগিলেন। এই দ্বই স্থান্তারকলেবর রাজকুমারের শ্রাসন, ত্লার অধ্যানিতাণ ও খজা অপর্বের্যামিত্র স্থান্ত্রসকলেবর রাজকুমারের শ্রাসন, ত্লার উরগের ন্যায় বিশ্বামিত্র স্থান্ত্রসকলেবর রাজকুমারের শ্রাসন, ত্লার উরগের ন্যায় বিশ্বামিত্র স্থান্ত্রসকলেবর রাজকুমারের শ্রাসন, ত্লার উরগের ন্যায় বিশ্বামিত্র স্থান্ত্রসকলেবর রাজকুমারের শ্রাসন, ত্লার ক্রেগের ন্যায় বিশ্বামিত্র স্থান্ত্রসকলেবর রাজকুমারের গ্রামনকালে দশা দিকে অনির্চন অনুগ্রমন করিতেছেন। ফলতঃ ইংহাদিগের গ্রমনকালে দশা দিকে অনির্বচনীয় এক শোভার আবির্ভবি হইল।

মহার্য বিশ্বামির রাজধানী অবোধ্যা হইতে অধ্বোজনেরও অধিক পথ অতিরুম করিয়া সরব্র দক্ষিণ তীরে 'রাম' এই মধ্র নাম উচ্চারণপ্র্ব কহিলেন, বংস! তুমি এই নদার জল লইয়া আচমন কর। এক্ষণে কালাতিপাত করা আর কর্তব্য নহে। আমি তোমাকে বলা ও অতিবলা নামক মদ্র প্রদান করিতেছি। ঐ মদ্যপ্রভাবে বহু পর্যটনেও প্রান্তি, শ্বর ও র্পের কিছুমার ব্যতিরুম হইবে না। নিচ্চিত্ বা কার্যান্তর প্রসঞ্জো অসাবধান থাকিলেও উহার প্রভাবে রাক্ষসেরা পরাভব করিতে পারিবে না। বংস! এই মন্ত জপ করিলে এই প্রিবীতে—কেবল এই প্রিবীতে নহে, রিলোক মধ্যেও—তোমার তুল্য বলবান দ্টিগোচর হইবে না। কি সোভাগ্য কি দাক্ষিণ্য কি তত্তজ্ঞান কি স্ক্রোর্থবিধ কোন বিষয়ে কেহই ডোমার সমকক্ষ হইতে প্যারিবে না। ইহারই বলে তোমার ন্যায় আর কেহই বাদীর প্রতি প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রয়োগে সমর্থ হইবে না। এই বলা ও অতিবলা নাম্নী দূইটি বিদ্যা সকল জ্ঞানের প্রস্থৃতি। এই বিদ্যাবলে সর্ববিষয়ে তুমি সকলকেই অতিরুম করিতে পারিবে। ক্মংপিপাসা তোমাকে কদাচই ক্লেশ প্রদানে শক্ত হইবে না এবং ইহা দ্বারা এই প্রথিবীতে তোমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ হইবে। এই অতুল-প্রভাব-সম্পন্না দূইটি বিদ্যা

পিতামহ রশার কন্যা। আমি তোমাকে এই বিদ্যা প্রদানের বাসনা করিয়াছি। তুমি বিদ্যাদানের যোগ্য পাত্ত। তোমার শরীরে বিশ্তর গণে আছে যথার্থ, তথাচ তুমি যদি নিয়মপূর্বক এই দুইটি বিদ্যা অভাস্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে ইহা দ্বারা সমধ্ব ফল দশিতে পারিবে।

অনশ্তর ভীমবিক্রম রাম হাস্যমুখে আচমনপূর্বক প্রিয় হইয়া বিশ্বামিত হইতে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ দুই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া শরৎকালীন সূথেরি ম্যায় শৈভো পাইতে লাগিলোন।

ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত। তথ্য রাম গ্রেদেব বিশ্বামিতের প্রতি শিষ্যোচিত কার্যসকল সংসাধন করিলেন। পরে বিশ্বামিত তাঁহাদিগকে লাইয়া সরধার তটে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্যণ আপনাদিগের একান্ত অধ্যোগ্য তৃণশ্যা অপ্রের করিরাছিলেন, কিন্তু মহবি বিশ্বামিতের মধ্রে আলাপে তাঁহাদিগকে তালিবন্ধন কিন্তুমাত ক্লেশ অন্ভব করিতে হবৈ না। বিভাবরীও প্রভাত হবল।

রমোবিংশ সর্গা। রজনী প্রভাত হইলে মহর্ষি ক্রিড্রিয়র রামচন্দ্রকে কহিলেন, বংস! প্রাতঃসন্ধ্যার বেলা উপস্থিত, গারোখান ক্রিডির্না সাধ্যাদন ও ধ্যানাদি করিতে হইবে।

রাম মহর্ষি বিশ্বামিতের মধ্র আহ্বানি লক্ষাণের সহিত পর্ণশিষ্যা হইতে গারোখান করিলেন এবং সনান অর্ছারে ও সাবিচীজপ সমাপনপূর্বক তপোধন বিশ্বামিতকে অভিবাদন করিয়া প্রেটিখনে ভাহার সম্মুখে দশ্ভায়মান হইলেন। তিনিও তাহাদিগকে লইয়া গম্ন করিতে জাগিলেন। মহাবীর্ষ রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ গমন করিতে করিতে দেখিলেন, এক স্থলে তিপথবাহিনী জাহ্বী সর্যুর সহিত মিলিত হইনেছেন। এই গংগা-সর্যুর শাভ সংগমে একটি পবিল্ল আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমে ক্ষিণণ বহু সহল্ল বংসর তপ্যা করিতেছেন। ভাহারা উভরে এই রমণীয় আশ্রমপদ অবলোকনপূর্বক বংপরোনাস্তি প্রতিত হইয়া মহাত্মা বিশ্বামিতকে কহিলেন, ভগবন্। এই পবিল্ল আশ্রমটি কাহার এবং কেই বা এই স্থানে বাস করিতেছেন? আপ্রনি বল্নে, ইহা শ্ননতে আমাদিগের একাত কেতিহেল হইতেছে।

তথন বিশ্বামিত ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাম! এইটি ঘাঁহার আশ্রম ছিল, আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর! লোকে যাঁহাকে কাম বালিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে, প্রের্ব সেই অনশ্যদেব মৃতিমান্ছিলেন। তাঁহারই এই আশ্রম। একদা কৈলাসন্থে শিব সমাধি ভণ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাস-ম্থানে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ও নির্বোধ কন্দর্শ তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করেন! এই অপরাধে মহাত্মা রুদ্র রোষ-কল্ম্বিত লোচনে হ্রুকার পরিত্যাগপ্রেক তাঁহার প্রতি দ্ভিলাত করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্ভিলাতমাত্র কন্দর্শের অংগ-প্রতাণ্য সম্দর ম্থালিত ও ভস্মীভ্ত হইয়া যায়, তদবিষ কন্দর্শ অনশ্য নামে প্রসিদ্ধ হন। রাম! এই ম্থানে কাম অল্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত এই প্রদেশের নাম অল্যদেশ হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমন্থ ধর্মপরায়ণ মৃনি প্রে-প্র্রু-প্রম্পরা-ক্রমে তাঁহারই শিষ্য। ইংহারা নিম্পাণ। বংস! অদ্য আমরা এই গণগা-সর্যু-সংগ্রেম রজনী বাপন করিয়া কল্য পার হইয়া যাইব।



আইস, এক্ষণে আমরা স্নান জপ ও হোম সমাপুর্বক পবিত্র হইয়া এই প্রণ্যাশ্রমে প্রবেশ করি। এই স্থানে বাস কর সমাদিগের শ্রেয় হইতেছে। এইখানে থাকিলে আমরা পরম সূথে নিশা ক্রিক করিতে পারিব।

বিশ্বমিশ্র রামকে এইর প কহিতেছেন এই অবসরে তপোবনবাসী তাপসেরা তপোবললথা দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে তাঁহাছিল আগত জানিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও সম্ভুক্ট হইলেন এবং আবলন্বে তাঁহাছিল সামিহিত হইয়া অর্ঘ্যাদি ন্বারা সর্বাশ্রে কৃশিকনন্দন বিশ্বমিশ্রের অতিথিকিটার করিয়া পশ্চাং রাম-লক্ষ্মণের যথোচিত আতিথ্য করিলেন। অনন্তর করিয়া উহাদের নিকট প্রতিপ্রভা লাভ করিয়া নানা কথাপ্রসংগে মনোরঞ্জি করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ দিবা অবসান ইইয়া আসিল। তখন সকলে অননামনে যথাবিধানে সন্ধাবন্দনাদি করিলেন। তংপরে শয়নকাল উপস্থিত হইলে আশ্রমন্থ ঋষিরা বিশ্বামির প্রভৃতি সকলকে বিশ্রাম-স্থানে লইয়া গেলেন। বিশ্বামিরও সেইসকল ব্রতপরায়ণ ঋষিদিগের সহিত পরম সূথে সেই সর্বকামপ্রদ আশ্রমপদে বাস করিয়া অতি মনোহর কথায় প্রিয়দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুরিংশ সগা। অনন্তর রাত্তি প্রভাত হইলে মহার্য বিশ্বামিত্ত আহিককিয়া সমাপন করিলেন এবং রাম ও লক্ষ্মণকে অন্যবর্তী করিয়া গণগাতীরে
উপস্থিত হইলেন। তিনি গণগাতীরে উপস্থিত হইলে আশ্রমবাসী থাষরা
একখানি উৎকৃষ্ট তরণী আনম্বন করাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আপনি
এই রাজকুমারদিগকে সংশা লইয়া নৌকায় আরোহণ কর্ন। আব বিলম্ব
করিবেন না। এক্ষণে গণগা পার হইয়া নিবিধ্যা চলিয়া যাউন।

বিশ্বামির থাবিগণের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্চিত সম্মান করিয়া রাম ও লক্ষ্যণের সহিত তরণীয়েগে সেই সাগরগামিনী গুণ্গা পার হইতে লাগিলেনঃ নৌকা যখন নদীর জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল, তখন উহার তরংগ-সংগ-পরিবাধত একটি তুম্ল ধর্নি শ্র্তিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহারা গণার মধাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত এই শব্দের কারণ জানিতে অতাশত উৎস্ক হইয়া মহিষিকে কহিলেন, ভগবন্! এই যে তরণী স্বতর্গিগণীর তরংগরাশি নিশীড়িত করিয়া চলিয়াছে, তাহারই কি এই তুম্ল শব্দ? ধর্মান্ধা মহিষি ব্লামের এইরপে কোত্হল-পূর্ণ বাকা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বংস! সর্বলোক-পিতামহ রক্ষা কৈলাস পর্বতে মন ন্বারা একটি উৎকৃত্য সরোবর স্থি করিয়াছিলেন। তাঁহার মানস স্থি বলিয়া উহার নাম মানস সরোবর হইয়াছে। যে নদী অযোধ্যাভিম্থে প্রবাহিত হইতেছে এই মানস সরেবের হইতে নিঃস্ত হওয়াতেই উহার নাম সরব্য হইয়াছে। রাম! সরব্রই এই কলোল শব্দ। এই স্থলে সরব্য গণার সহিত সমাগত হইতেছে। দেখ নৌকার আগমন-বেগে গণ্যা ও সরব্য জল ক্ষিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তুমি মনঃ-সমাধানপ্রেক ঐ দুই নদীকে প্রণাম কর।

অনশ্তর ধার্মিক রাম ও লক্ষ্মণ ঐ দুই নদীকে প্রশাম করিরা উহাদের দক্ষিণ তাঁর দিরা দুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জনসণ্যরশ্না অতি ভাষণ এক অরণ্য রামের নেরপথে নিপ্তিক হইল। তখন তিনি বিশ্বামিরকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, তপোধনি তাই বন কি দুর্গম! ইহা নিরশ্তর ঝিলিলরবে পরিপূর্ণ, ভাষণ শ্বাপদ্পূলে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। এই কাননের মধ্যে নানাপ্রকার বিহুণ্য ভর্মকর স্বত্তে অনবরত চাংকার করিতেছে। সিংহ ব্যাঘ বরাহ ও হিল্ডসকল ইত্লতভঃ বিশ্বান হইতেছে। ধব, অশ্ব, কর্ম্ বিল্ব, তিন্দুক, পাটল ও বদরী ক্রিটি তাহার?

বিশ্বামিত্র কহিলেন, কুই এই ভয়ৎকর অরণ্য যে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আমি কহিতেছি শ্রবণ কর্ম বহু দিবস হইল এই স্থানে মলদ ও কর্ষ নামে দেব-নিমিতি অতি সমৃন্ধ দুইটি জনপদ ছিল। পূৰ্বে স্বারাজ ইন্দ্র ব্রবধ-কালে ক্ষুধিত মলদিশ্ধ ও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিশ্ত হইয়াছিলেন। জন্দর্শনে বস্তু প্রভূতি দেবতা ও খবিগণ গণ্যাজল-পূর্ণ কলসম্বারা তহিকে স্নান করাইলে তাঁহার কলেবর হইতে মল প্রক্ষালিত হয়। অনন্তর তাঁহারা এই ভ্ভাগে ইন্দ্রের সেই শ্রীরজ মল ও কার্হ (ক্ষ্মা) দান করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। তদবধি ইন্দুও নির্মাল এবং ক্ষামান্ন্য হইয়া পূর্ববং বিশান্ধ হন। তংপরে তিনি এই ভ্ভাগের উপর যংপরোনাস্তি তুঞ্চি লাভ করিয়া কহিলেন বে, বখন এই প্রদেশ আমার শরীরের মল ধারণ করিল তখন ইহা মলদ ও কর্ষ নামে অতিপ্রবৃত্থ দুইটি জনপদ বলিয়া প্রসিন্ধ হইবে। দেবগণ ইন্দুকে এইরূপ বর দান করিতে দেখিয়া ভাঁহাকে বারংবার সাধ্বাদ দিতে লাগিলেন। বংস! বহুদিন অবধি এই মলদ ও কর্ষ ধনধান্য-সম্পন্ন অতি সমান্ধ জনপদ ছিল। তৎপরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাড়কা নাদ্নী কামর্পিণী দৃষ্ট্চারিণী এক যক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে। ঐ তাড়কা স্পের ভার্যা। সে স্বরং সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। ইহার প্রের নাম মারীচ। এই মারীচের বাহ্যয়গল বর্তালাকার, মুহতক সাপ্রশস্ত, আস্যাদেশ বিশাল ও শরীর স্দীর্ঘ: এই বিকট-দর্শন রাক্ষ্স সততই প্রজাগণের মনে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তাড়কা অর্থানোজনেরও কিছু অধিক দুরে পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। আমাদিগকে সেই তাড়কার বন দিয়া গমন করিতে

হইবে। অভএব তৃমি স্বীয় ভ্জবলে ঐ রাক্ষসীকে বিনাশ করিও। আমার নিদেশে এই অরণ্যপ্রদেশ প্নেরায় তোমাকে নিল্কণ্টক করিতে হইবে। তাড়কা বাস করিতেছে বলিয়া এই স্থানে কেহই আর সাহস করিয়া আসিতে পারে না। ঐ ঘোরদর্শনা নিশাচরী এই বন উৎসল্ল করিতেছে। অদ্যাপি ক্ষান্ত হইতেছে না। উহাকে নিবারণ করিতে পারে এমনও আর কেহ নাই। বংস! যে কারণে এই অরণ্য এইর্প ভয়ংকর হইয়াছে এই আমি তাহা কীর্তন করিলাম।

পথবিংশ সর্গা। পরে,বোত্তম রাম অমিতপ্রভাব মহর্ষি বিশ্বামিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শ্রনিয়াছি, বক্ষদিগের শোর্ষ বীর্য অতি বংসামান্য, সতুরাং সেই অবলা কির্ণুণে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে?

বিশ্বমিন্ন রামের এইর্প প্রশ্ন শ্নিরা তাঁহাকে মধ্র বাকো প্রাকত করত কহিলেন, বংল! তাড়কা বে কারণে এইর্প বল লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। প্রে স্কেতু নামে এক মহাবল পরাক্রাণ্ড যক্ষ ছিল। সে একসময়ে সণ্ডান-কামনায় সদাচার অবলম্বনপ্র্বক অতি কঠোর তপোন্ন্তান করে। সর্বলোক-পিতামহ রক্ষা ঐ তপসায়ে প্রাত ও প্রসম্ম ইইয়া তাহাকে তাড়কা নামে এক কন্যারত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে তান্না দিয়া উহার দেহে সহস্র হলতীর বল যোজনা করিয়া দেন। কিন্তু রক্ষা ভাকালে লোক-পাঁড়া পরিহারার্থ স্কেত্র প্র-প্রার্থনা প্রাণ করেন নাই।

অনশ্বর তাড়কা বালাকাল অতিই করিয়া যুবতী ও র্পবতী হইলে

অন্তর তাড়কা বাল্যকাল অতিই করিয়া ধ্বতী ও র্পবতী হইলে স্কেত্ তাহাকে জন্ত-নন্দন স্কেতি হকেও সমর্পণ করে। কিরংকাল অতীত হইলে ঐ তাড়কার গভে মার্কি নামে এক প্র জন্মে। বংস! এই মারীচ শাপপ্রভাবে রাক্ষ্স হইয়াছিল। এক্ষণে বে কারণে ইহার এইর্প রাক্ষ্সছ লাভ হয়, তাহাও প্রবণ কর।

মহর্ষি অগস্তা কোন অপরাধে স্কুদকে বিনাশ করিলে তাড়কা ও মারীচ বৈরনির্যাতনে অভিলাষ করিয়াছিল। তাড়কা ক্লোধে তর্জনগর্জনপূর্বক ঋষিকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান<sup>্</sup> অগস্ত্য স্কেতৃস্তাকে এইর পে আগমন করিতে দেখিয়া মারীচকে কহিলেন, রে দুন্ট! তুই আমার অভিশাপে রাক্ষস হইয়া থাক। তিনি মারীচকে এইরপে কহিয়া রোষক্ষায়িতলোচনে তাড়কাকেও কহিলেন, যক্ষি! তুই বিকৃতবেশে বিকটাস্যে মন্য্য-ভক্ষণে অভিলাষী হইয়াছিদ, অভএব অবিলাশ্বে এই ৰক্ষীরূপ পরিত্যাগ করিয়া দার্ণ রাক্ষসীর্প ধারণ কর। বংস! এক্ষণে সেই তাড়কা অগস্ত্য-শাপে জাতকোধ হইয়া অগস্তেরই এই পবিত্র আশ্রম উৎসম করিতেছে। তুমি গো-ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত এই দূর্বুত্তাকে বিনাশ কর। গ্রিলোকমধ্যে তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এই শাপগ্রস্তা রাক্ষসীকে বিনাশ করিতে সাহসী হইবে না। হে প্রেষোত্তম! স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমাত ঘ্ণা করিও না। দেখ চাতৃর্বপোর হিতের নিমিত্ত রাজপুত্রের ইহা কর্তবাই হইতেছে। যিনি লোক-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্গাকে নির্বিঘ্যে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কি নৃশংস কি অনৃশংস কি পাপকর কি অযশস্কর সকল প্রকার কার্যই করিতে হইবে। যাঁহারা রাজ্যাধিকারে নিয়ন্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম। অতএব তুমি অধর্মপরায়ণা তাড়কাকে বিনাশ কর। ঐ রাক্ষসীর হুদ্ধে ধর্মের

লেশমার নাই। এইর্প কিংবদলতী আছে যে, পূর্বকালে বিরোচন-স্তা মন্থরা প্রিবনী বিনাশের সঙ্কলপ করিয়াছিল, স্বররাজ ইন্দ্র ভাহাকে সংহার করেন। মহির্মি শ্রের জননী, পতিপরায়ণা ভ্গাপ্তমী অস্বরগণের অন্রোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিয়াছিলেন, বিষ্ণুই তাঁহাকে বিনাশ করেন। বংস! এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য অনেকানেক রাজপুর অধ্যাশীলা নারীকে বধ করিয়াছেন। অতএব তুমিও স্থী-হজ্যায় ঘূণা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিদেশে ঐ নিশাচরীকে সংহার কর।

মড়বিংশ সগ'॥ রঘ্কুল-তিলক রাম মহর্ষি বিশ্বামিতের এইর্প উংসাহকর বাক্য প্রবণ করিয়া করপ্টে কহিলেন, ভগবন্! আসিবার কালে পিতা বিশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রেজন-সলিধানে আমাকে কহিয়াছিলেন, বংস! কুশিকতনয় বিশ্বামির তোমাকে যাহা আদেশ করিবেন, তুমি অকুণ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্য করিয়া লইবে; স্তুতরাং পিতার নিদেশ ও পিতার বাক্য-গৌরব এই উভয় কারণে আপনার যের্প আজ্ঞা আমি তাহাই পালন করিব; ক্দাচই অবহেলা করিব না। একণে আমি গো-রাক্ষণের হিত এবং দেশের হিত্তের ক্রিমিন্ত তাড়কাকে নিশ্চরই



এই বলিয়া রাম শরাসন গ্রহণপূর্বক ভীষণরবে চতুদিক প্রতিধন্নিত করিয়া টণ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ টণ্কারশন্তে অরণ্যের জ্বীবজনত্সকল চকিত ও ভাত হইয়া উঠিল। নিশাচরী তাড়কা একান্ত আকুল হইয়া শরাসন-নিস্বন লক্ষ্য করত কোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম সেই বিকটাননা বিকৃতদর্শনা দীর্ঘালগী নিশাচরীকে নিরীক্ষণপূর্বক লক্ষ্যণকে কহিলেন, লক্ষ্যণ! ঐ যক্ষিণীর আকার কি ভয়ন্তর! উহারে দেখিলে কি ভার, কি সাহসী সকলেরই হৃদর কম্পিত হয়। দেখ, আমি এখন ঐ মায়াবিনীর নাসাক্রণ ছেন্ন করিয়া উহাকে দ্র হইতেই নিব্ত করি। বল ত, উহার পরপরাভব্শন্তি ও অপ্রতিহত গতি এই উভয়ই অপহরণ করিয়া লই। কিন্তু বৎস! স্বাজাতি বলিয়া এক্ষণে উহাকে বধ করিতে আমার কোন মতেই অভিরুচি হইতেছে না। রাম লক্ষ্যণকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তাড়কা জোধে অধীর

হইয়া বাহ্ উন্তোলন ও তজ্জনগর্জনপূর্বক তাঁহারই অভিমুখে বেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত হ্রুক্তার পরিত্যাগপ্র্বক, তাহাকে ভংগনা করিয়া 'বিজয়ী হও' বলিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ক্ষণমারেই তাড়কা নভোমন্ডলে খ্লিজাল উন্তীন করিয়া ঐ দূই বীরকে বিমোহিত করিল এবং মায়া বিস্তারপূর্বক অনবরত শিলাব্দিট করিতে লাগিল। তখন রাম আর জােধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি শর্মানকরে ঐ রাক্ষসীর শিলাবর্ষণ নিবারণপূর্বক তাহার বাহ্যুগেল খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিলেন। সে ছিল্লহস্তা ও বংপরােনাস্তি পরিশ্রালতা হইলেও তাহাদের সম্মুখে গিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। তন্দ্র্পনি লক্ষ্মণ জােধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং তন্দন্তে তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন।

অনশ্তর কামর্পিণী তাড়কা বিবিধ রূপ ধারণপর্কে প্রচ্ছার হইয়া রাক্ষসীমারায় রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত করত অনবরত শিলাবর্ষণ ও প্রচণ্ডভাবে
সমরাপানে সণ্ডরণ করিতে লাগিল। তল্পানি মহার্ষ বিশ্বামিয় রামকে কহিলেন,
রাম! তুমি দ্রীজাতি বলিয়া ঘৃণা করিও না। এই যজ্ঞনাশিনী পাপীয়সী
ক্রমশঃই আপনার মায়াবল পরিবার্ষত করিবে। নিশাচরেরা সন্ধ্যাকালে যারপরনাই
দ্রিবার হইয়া থাকে। অতএব সায়ংকাল উপস্থিত হইতে না হইতে তুমি
ইহাকে বিনাশ কর।

তাড়কা এতক্ষণ অশ্তর্ধান করিয়াছিল বাস কণ্ঠদ্বরান্সারে প্রত্যভিজ্ঞান লাভপূর্বক তাহাকে বিন্ধ করিতে হইকে এইর্প নির্পণ করিয়া অবিলন্দের শর্মনকরে রোধ করিলেন। তখন ব্যক্তিশ রাম-শঙ্গে নির্ভ্য হইয়া প্রচ্ছমভাব পরিত্যগপ্রক সিংহনাদ করিছে বিশ্বরা শর শ্বারা তাহার হৃদর বিন্ধ করিলেন। সেও তংক্ষণাং ভ্তলে নিশ্বিক ও পঞ্জ্ঞাণত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ গগনীর্বার্গে আরোহণপূর্বক এই বোরতর সংগ্রাম দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়কাকে রামের শরে সমরে শরন করিতে দেখিয়া প্রতিমনে মহর্ষি বিশ্বামিতকে কহিলেন, তপোধন! তোমার মঞ্চল হউক। আমরা এই রাক্ষসী-বিনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশর সন্তুক্ত হইলাম। এক্ষণে তোমাকে রামের প্রতি একটি স্নেহের কার্য প্রদর্শন করিতে হইবে। তুমি প্রজাপতি কৃশান্বের তপোবলসম্পন্ন তনয়দিগকে এই রামের হস্তে সমর্পণ কর। রাম তোমার দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তোমারই শ্রেষ্যেয় একান্ত অন্বরত্ত। এই রাজকুমার হইতে অমরগলের মহৎ কার্য সাধিত হইবে। এই বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিতকে সমূচিত সংকার করিয়া হ্রেমনে দেবলাকে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। তখন বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে অতিমাত্র প্রতি হইয়া রামের মস্তকাদ্বাণপূর্বক কহিলেন, প্রিরদর্শন ! আইস, আজি আমরা এই স্থানেই রাত্রি যাপন করি। কল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন করিব। রাম বিশ্বামিত্রের ব্যক্য শ্রবণে প্রলক্তিত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে রজনী অতিবাহন করিতে লাগিলেন। ঐ দিবসাবধি সেই অরণ্য নিন্দণ্টক হইয়া চৈত্রথ কাননের ন্যায় একান্ত রমণীয় হইয়া উঠিল।

এইর্পে দশরথ-তনয় রাম স্কেতৃস্তা তাড়কাকে বিনাশ করিয়া দেবতা ও সিন্ধগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণপূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত প্রম স্থে নিদ্রিত হইলেন।

সম্তবিংশ স্বর্গ ৷৷ অন্নতর শর্বরী প্রভাত হইলে বিশ্বামিত গাতোখান করিয়া সহাস্যম,থে মধ্যর স্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি তোমার প্রতি অতিশয় সম্তৃষ্ট হইয়াছি। তোমার মঞ্চল হউক। আমি এক্সপে তোমাকে প্রীতি-নিক্ধন কতকগর্নল দিব্যাস্ত্র প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্রের শক্তি অতি অস্ত্রত। অন্যের কথা দুরে থাক, গন্ধর্ব ও উরগ জাতির সহিত সুরাসুরগণ তোমার প্রতিদ্বন্দী হইলেও তমি ঐ সকল অস্ত্রপ্রভাবে তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্রে অক্রেশেই পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব আমি এক্ষণে ভোমাকে দিব্য দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণাচক্র, র্তাত উগ্র ঐন্দ্রচক্ক, বন্ধ্র, শৈবশ্যল, রক্ষাশির অস্ত্র, ইয়ীকাস্ত্র, রাক্ষ অস্ত্র, মোদকী शामिक अपीश्क पहेरे अपा, धर्म-आण, काल-आण, वात्व-आण, मङ्क ও আর্ন্র নামক দুই অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারারণাস্ত্র, শিখর নামক আন্দের্যাস্ত্র, মুখ্য বারব্যান্ত, হরশির অন্ত, ফ্রোণ্ডান্ত, শক্তিন্বর, কণ্কাল, মূখল, কাপাল ও কি•িকণী এই সমুস্ত অস্ত্রশস্ত্র রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত প্রদান করিব। তংপরে তুমি বৈদ্যাধর অস্ত্র, নন্দন নামক অসিরন্ন, মোহন নামক গাম্থর্ব অস্ত্র, প্রস্বাপণাস্ত, প্রশমনাস্ত, সৌম্যাস্ত, বর্ষণাস্ত, শোষণাস্ত, সম্তাপনাস্ত, বিলাপনাস্ত, অনঙ্গের প্রিয় নিতান্ত দুঃসহ মাদনান্ত, মানব নামক গ্রান্ধর্বান্ত্র ও মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র আমার নিকট গ্রহণ কর। অনশ্তর তামসাক্রিকাবল সোমনাস্ত্র, দ্বের্ঘর সন্বর্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, মায়াময়াস্ত্র, শুক্রজ্ঞেলিপকর্ষণ তেজঃপ্রভ নামক সৌরাস্ত্র, সোমাস্ত্র, শিশিরাস্ত্র, দ্বাত্ত অস্ত্র প্রতিশর এই সমস্ত কামর্পৌ

মহাবল অন্তশন্ত তৃমি শীন্তই আমা হইতে বৃষ্ঠণ কর।
বে-সমন্ত অন্ত স্ত্রগণেরও স্ভাভ বৃদ্ধে, বিপ্রবর বিশ্বামিত সেই সকল মন্তামক
অন্ত রামচন্দ্রকে প্রদান করিবার মৃত্তিই প্রোস্য হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।
তখন দিব্যান্তলাল রামের স্ক্রের প্রাণ্ড্রত হইয়া হ্ন্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপ্রটে
কহিল, রাঘব। আমরা অনুষ্ঠান কিল্কর, আপনার বের্প অভিপ্রায়, তদন্সারে
সকল কার্যই সাধন করিব

রামচণ্দ্র দিব্যাস্থাসমূহ কর্তৃক এইর্প অভিহিত হইয়া প্রসল্লমনে তাহাদিগকে করস্পশ্প্রক অণ্যীকার করিয়া কহিলেন, হে দিব্যাস্থাণা! অভঃপর তোমরা



স্মাতিমাত্রেই আমার নিকট উপস্থিত হইবে। রামচন্দ্র অস্ত্রগণকে এই বলিয়া প্রতিমানসে বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্বেক গমনের উপক্রম করিতে লাগিলেন।

অন্টাবিংশ সর্গা। এইর্পে রামচন্দ্র পবিত্ত হইরা অন্তগ্রহণপ্রিক প্রফ্লেন মুখে গমন করিতে করিতে বিশ্বামিতকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে অন্ত লাভ করিয়া দেবগণেরও দ্বেতিক্রমণীয় হইয়াছি। কিন্তু কি প্রকারে

এই সকল অন্দের্র উপসংহার করিতে হয়, তাহা জানিতে আমার একান্ড অভিলাষ হইতেছে। রাম এইরূপ প্রার্থনা করিলে ধৈর্যশীল শূদ্ধন্বভাব মহাতপা বিশ্বামিত্র কহিলেন, বংস! তুমি দানের উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সংহারমন্ত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে কহিলেন, বংস! তুমি সভাবং, সভাকীতি ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্ম,খ, অবাঙ্ম,খ, লক্ষ্যালক্ষ্যবিমোচ, দুঢ়নাভ, মুনাভ, দশাক্ষ, শতবন্ধা, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দ্যুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য-প্রমখন, শ্রচিবাহত, মহাবাহু, নির্ফাল, বিরুচ, অচিমালী, ধ্ডিমালী, ব্যক্তিমান, বুর্চির, পিরা, সোমনস, বিধাত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরাপু, কামরাচি, মোহা, আবরণ, জ্ঞাতক, সপনিথে, পন্থান ও বরুগ, এই সমস্ত কামরূপী মহাবল দীশ্তিশীল অন্ত গ্রহণ কর। তোমার মঞাল হইবে। তখন রাম বথাজ্ঞা বলিয়া হাণ্টচিত্তে খবিপ্রদত্ত অস্ত্রসকল গ্রহণ করিলেন। ঐ সকল অস্ত্র দিবাদেহ-যৃত্ত প্রভাজাল-জ্ঞাড়িত ও সুখপ্রদ। উহাদের মধ্যে কেহ জ্বলন্ত অধ্যার-সদৃশ কেহ ধ্যের ন্যায় ধ্য়বর্ণ এবং কেহ কেহ বা চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃ-যুত্ত। এই সকল দিব্যাস্ত্র রামচন্দ্রের নিকট কৃতাঞ্চলি হইয়া মধ্রে বাক্যে কহিল, হে পরে যপ্রধান ! আমরা আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। একপ্তে জ্বিভা কর্ন, আপনার কি করিব। রাম উহাদের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া (ব) ইলেন, দিব্যাস্থাগণ! তোমরা এখন হথা ইচ্ছা গমন কর। কার্যকাল উপ্স্থিত হইলে আমার সম্তিপথে প্রাদ্ভতি হইলা সাহাষ্য করিও। তখন বিশ্বস্থিত গণ তাহাই হইবে বলিয়া রামের আদেশ শিরোধার্য করত তাঁহাকে আম্প্রেদ্ধ প্রদক্ষিণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

এইর্পে রাম প্রয়োগ প্রতিরের সহিত অদ্যুশ্সকল সম্যক অবগত হইরা গমন করিতে লাগিলের তিনি গমন করিতে করিতে মধ্র বাকো মহাম্নি বিশ্বামিচকে কহিলেন, জুপাধন! ঐ পর্বতের অদ্রে নিবিড় মেঘের ন্যার পাদপদল অবিরলভাবে শোভা পাইড়েছে। ঐ স্থান অতি রমণীয়। উহার ইতস্ততঃ ম্গুসকল সন্তরণ ও বিহপ্গেরা মধ্র স্বরে ক্জন করিতেছে। আমরা একটি লোমহর্ষণ অরণ্য অভিক্রম করিয়া আইলাম। কিন্তু এই প্রদেশ স্থ-সন্তারের উপযোগী দেখিয়া ইহা যেন একটি আশ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। একণে বল্ন, ইহা কাহার আশ্রম! হে ব্লমন্! যে স্থলে পাপান্ধা রাক্ষণঘাতক দ্রাচার নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞর বিধা করিয়া থাকে, যথায় আপনার যক্ত রক্ষা ও তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে সেই আশ্রম আর কত দ্রে আছে?

একোনহিংশ সর্গা । অমিতপ্রভাব রাম এইর প জিজ্ঞাসা করিলে মহার্য বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, বংস! এই যে আশ্রমটি দেখিতেছ, ইহা মহাত্মা বামনের প্রাশ্রম। এই স্থানে বামনদেব সিম্পিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সিম্পাশ্রম হইয়াছে। প্রে স্রব্দেবিদ্দত ভগবান্ বিষয় তপোন্তানার্থ বহ; সহস্র বংসর এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তংকালে তিলোকবিখ্যাত বিরোচন-তনয় মহারাজ বলি ইন্দাদি দেবগণকে স্ববীর্য-প্রভাবে পরাজয় করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। এক সময়ে ঐ মহাবল মহাসমারোহে একটি যক্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বলি যক্তান্তান করিলে স্রগণ অন্তিকে অগ্রবর্তী করিয়া এই তপোবনে বিষ্কুর

সিরিধানে আগমনপূর্বক কহিয়াছিলেন, বিক্ষো! বিরোচন-নন্দন বলি এক উৎকৃষ্ট বজ্ঞ আহরণ করিয়াছে। ঐ বজ্ঞ সমাশ্ত না হইতেই তোমাকে একটি সূরকার্য সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে দিগ্দিগন্ত হইতে বাচকেরা ঐ বজ্ঞে আগমন করিতেছে। দানবরাজ বলিও বাহার বের্প প্রার্থনা পরম সমাদরে তাহাই দিতেছে। এই সূবোগে তুমি মায়াবোগ অবলম্বনপূর্বক খর্বকায় হইয়া দেবগণের শৃত সাধনে প্রবৃত্ত হও।

বংস! যখন স্রগণ নারায়ণকে বামনর্পে অবতীর্ণ হইতে অন্রোধ করেন, তংকালে পাবকের ন্যায় প্রভাসন্পর তেজঃপ্রদাশত ভগবান্ কণাপ দেবী অদিতির সহিত দিব্য সহস্র বংসর একটি ব্রত পালন করিতেছিলেন। তিনি ব্রত সমাপন-প্রেক বরদানোন্যায় মধ্যুস্দনকে স্কৃতিবাদ করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি তপোমর তপোরাশি তপোম্তি ও জ্ঞানস্বর্প। আমি তপোবসেই তোমার সাক্ষাংকার লাভ করিলাম। হে প্রভা! আমি তোমার গরীরের মধ্যে এই সম্দেয় জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি অনাদি ও অনন্ত। আমি এক্ষণে তোমার শরণাপার হইলাম।

দেবদেব নারায়ণ কশ্যপের স্কৃতিবাদে প্রতি ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তাপস! তুমি বরদানের উপযুক্ত, এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ প্রার্থনা কর! তোমার মণ্ডল হইবে। মরীচি-তনয় কশ্যপ ক্রিয়ণের এইর্প বাক্য প্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি, অদিতি ক্রিমারণ পর্ণে কর। তুমি অদিতির গভে আমার প্রতর্পে প্রাদ্ধির ইইয়া আমাদিপের সনোরথ পর্ণে কর। তুমি অদিতির গভে আমার প্রতর্পে প্রাদ্ধির ক্রিমারণ কর। তোমার প্রসাদে এই প্রান্থ অনুক্র হইয়া শোকাকুল স্রগণেরে ক্রিমার্থ দান কর। তোমার প্রসাদে এই প্রান্থাপ্রম নামে প্রাদিশ্ব হইবে ক্রিমার্থ মোনসে এই প্রানে বাস করিতেছ তাহা স্কৃত্র নারায়ণ, দেবা অদিতির গভে বামনর নিমিত্ত এ প্রান হইতে উথিত হও। অনন্তর নারায়ণ, দেবা অদিতির গভে বামনর প্রেক্তি জন্মগ্রহণপূর্বক দানবরাজ বিলিক বিলেক তিন্তি তিনিক ক্রিমার্থ ক্রিমার্য বিলেক বিলক বিলেক বিলক বিলেক বিলক বিলেক বিলেক

অনন্তর নারায়ণ, দেবি জিদিতির গভে বামনর পে জন্মগ্রহণপ্রেক দানবরাজ বিলর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বিলর নিকট উপস্থিত হইয়াই ত্রিপাদ ভ্রিম ভিক্ষা চাহিলেন এবং লোকহিতার্থে পাদরয়ে এই রিলোক আক্রমণ করিলেন। রাম । এইর্পে বামন আপনার বলে বলিকে বন্ধন করিয়া স্বরাজকে প্নরায় তৈলোক্য-রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। বংস! বামনদেব প্রে এই শ্রমনাশন আশ্রমে বাস করিতেন। এক্ষণে আমি তাঁহারই প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই আশ্রম আশ্রম করিয়া আছি। বচ্ছবিদ্যাকর নিশাচরগণ এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমারে সেই দ্রাচারদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। বংস! আজি আমরা সেই সর্বোৎকৃষ্ট সিন্ধাশ্রমে প্রবেশ করিব। এই আশ্রমে আমার ন্যায় তোমারও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

এই বলিয়া মহার্ষ বিশ্বামিত প্রতিমনে রাম ও লক্ষ্মণকে সমডিব্যাহারে লইয়া আশ্রমপ্রবেশ করিলেন। তৎকালে প্নবস্কৃষক্তবন্ত নীহাব-নিম্ভিশশধরের ন্যায় তাঁহার অপার্ব এক শোভা হইল। সিম্পাশ্রমবাসী তাপসেরা বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোখান করিয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে অর্চনা করিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণেরও অতিথি সংকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ কণকালমধ্যে শ্রান্তি দূর করিয়া কৃতার্গলিপ্রট কুশিকনন্দনকে কহিলেন, তপোধন! আপনি আজিই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন।



আপনার মঞাল হইবে। আপনার সংকংপ সিন্ধ হইয়া এই আশ্রমের নাম সার্থক হউক। আপনি যাহা যাহা কহিলেন, অবিলন্দেই তংসুকুদুদ্র সফল হউক।

জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত তাঁহাদের এইর্প বাকা করিবরা ঐ দিবস যজে দীকিত হইলেন। রজনী উপস্থিত। দক্দ ও বিশাধ-সদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ পরম স্থে নিদ্রিত হইয়া প্রভাতে শ্যা হইকেউখিত হইলেন। উভয়ে পবিত্র হইয়া সন্ধ্যাবন্দন অর্ঘ্যদান ও জপ-সমাপুন করিয়া হৃত-হৃতাশন এবং স্থাসীন মহর্ষি কৌশিককে অভিবাদন করিলেন্ত্র

তিংশ সর্গা। অনন্তর দেশকলিজ রাম ও লক্ষ্যণ অবসরোচিত বাক্যে বিশ্বামিতকে কহিলেন, রক্ষন্ ! যে সময়ে মারীচ ও স্বাহ্যকে অপেনার যন্ত্র রক্ষার্থ নিবারণ করিতে হইবে, আপনি আমাদিগকৈ তাহা নিদেশ করিয়া দেন। দেখিবেন, সেই কাল যেন অতীত না হয়। সিন্ধাশ্রমবাসী খ্যামগণ রাম ও লক্ষ্যণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদিগকে যন্ত্র্থার্থ উদাত দর্শন করিয়া প্রতিমনে তাঁহাদিগের ভ্রেসী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহার্য কৌশিক দাঁক্ষিত বালিয়া মোনাবলম্বন করিয়াছিলেন। স্ত্রাং তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ দেখিয়া অন্যান্য তাপসেরা মধ্র বাকো কহিলেন, হে রাজকুমারযুগল! এক্ষণে মহার্য দাক্ষিত হইয়াছেন এবং এই ছয় রাত্রি মোনাবলম্বন করিয়াই থাকিবেন। অতএব তোমরা অদ্যাব্যি এই কয়েক রাত্রি তপোবন কক্ষা কর। অনশ্তর রাম ও লক্ষ্যুণ খাবিগণের এইর্প নিদেশ-বাক্য প্রবণ করিয়া শরাসন ও কর্ম ধারণপর্যেক দিরানিশি সেই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রাবেগ পরিহারপর্যেক যাহাতে যজে কোনরাপ বিদ্যা উপস্থিত না হয় তাম্বিয়ে নিরন্তর সাবধান হইয়া রহিলেন। রমশঃ পঞ্চম দিবস অতীত ও ষ্টে দিবস উপস্থিত হইল। তথন রাম স্থামিতানন্দন লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! এখন সতর্ক হইয়া সত্তই সম্ক্রীভূত থাক।

এদিকে যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞ আরুভ হইয়াছিল। রক্ষা, প্রোহিত এবং ভগবান্ বিশ্বামিত্র উপবেশন করিয়া মন্ত্রোচারণপূর্বক ন্যায়ান্সারে যজ্ঞকার্য সাধন করিতেছিলেন। কৃশ কাশ সূক্ সমিধ কুস্ম ও পানপার ঐ বেদির চতুদিকে অপ্র শোভা সম্পাদন করিতেছিল। ইতাবসরে সহসা ঐ বেদি প্রজন্তিত হইয়া উঠিল। গগনমন্ডলে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। জলদজাল বর্ষাকালে আকাশ আছেম করিয়া ভীষণ গর্জন বন্ধাঘাত ও ম্যুলধারে বৃদ্টিপাত করিলে যেমন দেখিতে হয়, সেইর্শভাবে রাক্ষসেরা নানা প্রকার মায়া বিশ্তার করত মহাবেপে আগমন করিতে লাগিল। মারীচ, স্বাহ্ এবং ইহাদিগের অন্তর নিশাচরসকল উগ্রম্তি পরিগ্রহপ্রক উপস্থিত হইয়া বজ্ঞ-বেদের উপর অনবরত র্বির-ধারা বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রাম বেদির উপর রন্তব্থি হইতে দেখিয়া উধের্র দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, রাক্ষসেরা দ্রুতবেগে দলবন্ধ হইরা আসিতেছে। তিনি তাহাদিগবে আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্যদের প্রতি নেত্র নিক্ষেপপূর্ব করিতেনে, লক্ষ্যণ! দেখ, আমি এক্ষণে এই অলপপ্রাণ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না। বরং মানবাস্থ্য শ্বারা বায়্রবেগে মেঘের নাার এই সমস্ত দ্রবৃত্ত মাংসাশীদিগবে দ্রে অপসারিত করিয়া দিতেছি। এই বালিয়া তিনি রোষভরে শরাসনে তেজঃ-প্রদশ্ত উৎকৃত মানবাস্থ্য সম্পান করিয়া মারীচের বক্ষঃশ্বলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ্চেই মানবাস্থ্য শ্বারা আহত হইয়া শতবোজন দ্রের ইন্দোগরে নিপতিত হইল। তথন রাম মারীচকে অস্থ্যবলপীজিত হতচেক্ত ও ঘ্রণ্রেমান দেখিয়া এবং তাহাকে এককালে মুন্ধে নিরুত স্থির করিয়া লক্ষ্যধিক বিনাশ করিল না, কেমন, কিল্ড উহাকে বিচেতন করিয়া দ্রে লইয়া ক্রিটিক বিনাশ করিল। না, কেমন, কিল্ড উহাকে বিচেতন করিয়া দ্রে লইয়া ক্রিটিক বিনাশ করিব। এই বালিয়া তিনি অবিলন্ধে আর্মানিক বিনামিক করিলেন। স্বাহ্র রাম শ্রামান-নির্মাণ্ড আনেমান্য শ্রাম্য বিলম্প করিলেন। স্বাহ্র রাম-শ্রাসন-নির্মাণ্ড আনেমান্য শ্রার বিশ্ব হইয়া তৎকণাৎ রণদারী হইল। মহাবার রাম স্বাহ্রে বিনাশ করিয়া বায়ব্যান্ত শ্রারা অবিশিন্ত রাক্ষসগণকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে মহার্ষাগণের আনক্রের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা দেবাস্ব্র-সংগ্রামে বিজ্য়ী ইন্দের নায়ে রামের ব্রেণ্ড সমাদর করিতে লাগিলেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্তর মহার্ষ বিশ্বামির নিবিছে; বন্ধ সমাপন করিলেন এবং ঐ প্রদেশকে একান্ত নির্পদ্র দেখিরা রামকে কহিলেন, বংস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম। তুমি গ্র্বাকা যথার্থতিঃই প্রতিপালনকরিলে। অতঃপর এই আশ্রমও যথার্থতিঃই সিন্ধাশ্রম হইল। বিশ্বামির রামের এইর্প প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এবং লক্ষ্যণকে সঞ্জে লইরা সন্ধ্যা-উপাসনা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

একরিংশ সর্গা। এইর্পে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষস-বিনাশে কৃতকার্য হইয়া প্লোকিত মনে সেই তপোবনে নিশা যাপন করিলেন। পর্বরী প্রভাত হইলে তাঁহারা প্রাতঃকৃত্যসম্দের সমাপন করিরা মহার্ষণিণের সল্লিধানে উপান্থিত হইলেন এবং সেই প্রজন্মিত হৃতাশনের ন্যার তেজন্বী কোশিককে অভিবাদন করিয়া উদরে ও মধ্র বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই দুই বিঙকর উপান্থিত, আছ্রা কর্ন, আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে।

রাম ও লক্ষ্মণ বিনীতভাবে এইর্প কহিলে বিশ্বামিতাদি ঋষিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, মিথিলাধিপতি জনক ধর্মপ্রধান এক যন্ত অনুষ্ঠান করিবেন। আমরা সকলেই সেই যন্ত দর্শনার্থ গমন করিব। বংস! এখন আমাদিগের সমাভিব্যাহারে তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় গর্মী করিলে জনকের এক অভ্জুত শরাসন দর্শন করিতে পাইবে। প্রকালে জনকোরা মহারাজ দেবরাভের যন্ত্র-সভায় উহা প্রদান করিরাছিলেন। মন্ত্রের কথা দ্বের থাক, স্রাস্ত্রর রাক্ষ্মও গাল্ধবেরাও ঐ কঠোর ও ভরক্রর ক্রিকে গ্ল আরোপণ করিতে পারেন না! অনেকানেক মহাবল পরাক্রাভত রাজ্যি রাজকুমার উহার শক্তি জানিবার আশ্রেম আসিয়াছিলেন, কিল্ডু তাহারা ক্রিল র্পেই উহাতে গ্ল সংযোগ করিতে পারেন নাই। জনকরাজ ঐ উৎকৃতি মুল্টি-কন্ধন-স্থান-যুক্ত ধন্রের দেবগণের নিকট যন্ত্রমল-স্বর্প প্রার্থা দেবতার নাায় উহাকে স্বগ্রে রাখিয়া বিবিধ গন্ধ ও আগ্রেন্গন্ধী ধ্পে স্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন। বংস! চল, তুমি মিথিলা দেশে মহাত্রা জনকের সেই ধন্ ও অভ্জুত যক্ত পর্ণন করিয়া আসিবে।

অন্তর মুনিবর বিশ্বামিত রাম লক্ষ্যণ ও অন্যান্য তাপসগণের সহিত্
মিথিলার গমন করিবার উন্দেশে বনদেবতাদিগকে আমন্ত্রপর্ক কহিলেন,
বনদেবতাগণ। আমি এক্ষণে এই সিন্ধাশ্রম হইতে প্রথমনোরথ হইয়া উত্তর
দিকে ভাগারপাতীরে হিমাচলে চলিলাম। ভোমাদিগের মধ্যল হউক। তিনি
বনদেবতাদিগকে এইর্প কহিয়া সিন্ধাশ্রমকে প্রদক্ষিণপ্রক রাম লক্ষ্যণ ও
অন্যান্য তাপসের সহিত উত্তরাভিম্থে গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী
ক্ষিণণ শতসংখ্য শকটে অন্নিহোতের যাবতীর দ্রব্য আরোপিত করিয়া তাঁহার
অন্সরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ আশ্রমের ম্গণিক্ষিসকল কির্দ্র তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া প্ররায় প্রত্যাগমন করিল।

ক্রমশঃ দিবাবসান হইয়া আসিল। মহর্ষিগণ বহুদ্রে অতিক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। দিবাকরও অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ সারংতন দ্নান সমাপন ও অণ্নহোত্ত সমাধানপূর্বক বিশ্বামিত্রকে প্রোবর্তী করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলে আসন গ্রহণ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া মহর্ষি কোঁশিকের সম্মুখে

উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাম কোত্হলপরবশ হইয়া কৃশিকনন্দনকে কহিলেন. ভগবন্! যথায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি ইহা কোন্ স্থান? বল্ন, শ্নিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

ষাত্রিংশ সর্গাদ্ধ কৌশিক কহিলেন, বংস! পূর্বে কুশ নামে ব্রতপরায়ণ ধর্মাশীল এব রাজবি ছিলেন। তিনি ভগবান স্বয়স্ভ্র প্র। তাঁহার ভাষার নাম বৈদভী। সক্ষন-প্রতিপ্রেক মহাতপা কুশ এই সংকল-প্রস্ভা পত্নী হইতে র্পগ্ণে আপনার অন্র্ণ মহাবল-পরাক্রাল্ড চারিটি পাত্র লাভ করেন। ই'হাদের নাম কুশান্ব, কুশনাভ, অমার্ডরিজা ও বস্য। ই'হারা সকলেই উৎসাহ-সম্পন্ন ও দীপ্তিশীল ছিলেন। একদা কুশ ক্ষাত্র্যান্ধর্ম পরিবর্ধিত করিবার আশয়ে এই সমস্ত ধার্মিক সত্যবাদী পরেকে আহ্নান করিয়া কহিলেন, প্রগণ! তোমরা একদা প্রজা পালন করিয়া ধর্ম সঞ্চরে প্রবৃত্ত হও। অনশ্বর কুশের আদেশে উ'হারা নগরসকল সান্নবেশিত করিলেন। মহাবীর কুশান্ব হইতে কৌশান্বী নগরী এবং ধর্মান্থা কুশনাভ হইতে মহোদয়, মহীপাল অম্র্তরিজা হইতে ধর্মারণ্য ও বস্য হইতে গিরিব্রজ নগর সংস্থাপিত ক্রল। বংস! এই গিরিব্রজ নামক স্থান এই পাঁচটি শৈল ও এই শোগা নল্প স্বান্ধা বস্ত্রই অধিকৃত। এই স্বর্মা নদার আর একটি নাম মাগধী। এই ফির মগধ দেশ হইতে নিঃস্ত ও প্রাভিম্ধে প্রবাহিত হইয়া এই পাঁকি শোলের মধ্যে মালার ন্যার কেমন শোভা পাইতেছে। ইহার পাশ্বান্বরে স্ক্রানিরপূর্ণ স্প্রশাহত ক্ষেত্রসকল বিস্তৃত রহিয়াছে।

ঘ্তাচী রাজার্য কুশনাভের সদী ছিলেন। এই ঘ্তাচীর গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা উৎপন্ন হয় তিল্সহকারে এই সকল কন্যা র্প-যৌবন-সম্পন্না হইয়া উঠে। একদা তাইটারী বিবিধ অলংকারে অলংকৃতা হইয়া বর্ষাগমে সোদামিনীর ন্যায় উদ্যানে আগমনপূর্বক নৃত্যগতিবাদ্যে আমোদ-প্রমোদ করিতেছিল, এই অবসরে সমীরণ মেঘাশ্তরিত তারকার ন্যায় তাহাদিপ্তে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, কামিনীগণ! আমি ভোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা আমার পরী হও এবং এই মান্য-ভাব পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘায়; লাভ কর। দেখ, মন,ষ্যের যৌবন অচিরম্থায়ী, অতএব আমার সম্পর্কে তোমরা চির্যৌবন পাইয়া অমরী হও। কন্যাগণ বায়্র এইরূপ অসংগত বাক্য শ্রবণপূর্বক হাস্য করিয়া উঠিল: কহিল, প্রভঞ্জন! তুমি লোকের অন্তরের ভাব সকলই অবগত হইতেছ এবং আমরাও তোমার প্রভাব সম্যক জ্ঞাত আছি, স্তরাং তুমি এইর্প অনুচিত প্রার্থনা করিয়া কেন আমাদিগকে অবমাননা কবিলে? আমরা রাজবি কুশনাভের কন্যা। আমরা মনে করিলে তোমার বায়ুত্ব নন্ট করিতে পারি: কিন্তু তপঃক্ষর হইবে বলিয়া এক্ষণে তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। নিবেবিধ! আমরা যে সভ্যনিষ্ঠ পিতার অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন-প্রেক স্বয়ন্বরা হইব, সে দিন যেন কদাচই না আইসে। পিতা আমাদের প্রভ, পিতাই আমাদের পরম দেবতা। পিতা আমাদিগকৈ যাঁহার হুকেত সমপ্রণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্তা হইবেন।

অনন্তর ভগবান্ প্রভঞ্জন অংগনাগণের এইরপে বাক্য শ্রবণপর্বকি জোধে প্রজন্তিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদের শরীরে প্রবেশপ্রবিক অংগ

প্রতাণা সম্পয় ভান করিয়া তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করিয়া দিলেন। তখন সেই সমসত রাজকন্যা এইর্প বির্প-ভাব প্রাণত ইইয়া সসাক্রমে পিতার ভবনে গমন করিল এবং অতানত লাজ্জিত হইয়া অবিরল-বাল্পাকুল-লোচনে রোদন করিতে লাগিল। মহারাজ কুশনাভ প্রাণাধিকা তন্য়াদিগকে একান্ত দীনা ও কুব্জভাবাপনা দেখিয়া বাস্তসমসত চিত্তে কহিলেন, এ কি! বল, কে তোমাদের প্রতি এইপ্রকার বল প্রকাশ করিল? কেই বা তোমাদিগের এইর্প অংগপ্রতাণ্য ভান করিয়া দিল? আহা! তোমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া খাইতেছে। মুখ দিয়া কথা নিঃস্ত ইইতেছে না। কুশনাভ কন্যাগণকে এইর্প কহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রেক ইহার আন্প্রিক ব্রান্ত প্রবণ করিবার নিমিন্ত একান্ড বাগ্র হইলেন।

হয়ন্তিংশ সগা। অনতের কামিনীগণ ধামান্ কুশনাভের পাদবন্দনপ্রবি কহিল, পিতঃ! সর্বরাপী বায় অসং পথ আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে অপমানিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহার কিছুমার ধর্মকুনে নাই। সে আপনার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলে আমরা কহিয়াছিলাস সর্য়! আমাদিগের পিতা জাবিত আছেন। আমরা ব্যাধীন নহি। তেলিছ মণ্গল হউক। তুমি এক্ষণে তাহার নিকট গিয়া প্রার্থনা কর, হয় ত কিন্তু আমাদিগকে তোমায় সম্প্রদান করিবেন। আমরা এই প্রকার কহিলে স্থিতি,রাচার পামর এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে এইর্প বিকুক্রিক করিয়া দিল।

না করিয়া আমাদিগকে এইর্প বিকৃত্রি করিয়া দিল।
কুশনাভ কন্যাদিগের দ্বেক্ষ্ট্র বিষয় প্রবণ করিয়া কহিলেন, কন্যাগণ!
তোমরা বায়্র প্রতি যথোচিত ক্যা প্রদর্শন এবং একমত হইয়া আমার কুল-গোরব রক্ষা করিয়াছ। দ্রী বাস্বাস্থ হউক, ক্ষমা উভয়েরই ভ্রেপ। দেখ স্বরগণ স্বাংশে কমনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমরা যে দ্বেছাচারিণী হইয়া সমীরণে অন্রাগিণী হও নাই, ইহাতেই তোমাদিগের অসাধারণ ক্ষমার পরিচয় হইয়াছে।
তোমাদিগের যের্প ক্ষমা, আমার বংশ-পরন্ধায় সকলেই সেই প্রকার শিক্ষা কর্ক। ক্ষমা দান, ক্ষমা সতা, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ ও ক্ষমাই ধর্ম। ক্ষমাতেই জ্লগং প্রতিন্থিত রহিয়াছে।

স্রগণের ন্যায় বিক্রম-সম্পন্ন মহারাজ কুশনাভ এই বলিয়া কন্যাগণকে অন্তঃপর্ন-প্রবেশে অন্মতি করিলেন এবং উচিত দেশ ও উচিত কালে র্পেগাংশে অন্র্প পারে তাহাদিগকে সম্প্রদান করা কর্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামশ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে চ্লী নামক কোন এক ব্রহ্মচারী শৃভাচরেপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মযোগ সাধন করিতেছিলেন। চ্লীর যোগসাধনকালে সোমদা নাশ্নী উমিলা-গর্ভ-সম্ভ্তা এক গণ্ধবিকন্যা তাঁহার প্রসন্নতা লাভার্থ প্রণতি-পরতন্ত হইয়া নিরণ্ডর পরিচর্যা করিতেন। কিয়ংকাল অতীত হইলে খবি সেই ধর্মশীলা সোমদার প্রতি সন্তৃষ্ট হইয়া কহিলেন, সোমদে! আমি তোমার পরিচর্যায় যথোচিত প্রতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কির্পু প্রিয় কার্য সাধন করিব বল; তোমার মন্দাল হউক। তখন সোমদা মহর্ষির পরিভাষে দর্শনে প্রফ্রণ্ল হইয়া মধ্রে স্বরে কহিল, তপোধন! আপনি মহাতপা, ব্রহ্মশ্রী-সম্পন্ন ও ব্রহ্মস্বর্ম। আমার বাসনা যে আমি আপনার প্রসাদে ব্রহ্মযোগ-যুক্ত পরম ধার্মিক এক প্র

লাভ করি। অদ্যাপি কাহাকেও আমি পতিছে বরণ করি নাই এবং করিবও না। অতএব বাহাতে আমার এই সংকল্প সিন্ধ হয়, তদ্বিষয়ে আপনি অনুকশ্পা প্রদর্শন কর্ন। আমি আপনার কিন্করী; আপনি ব্রাহ্ম বিধান অবলম্বনপ্রকি আমার এই মনোরথ পূর্ণ কর্ন।

বৃদ্ধবি চ্না সোমদার প্রাথনিয় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে রহ্মদন্ত নামে এক বৃদ্ধান্ত মানস পূর প্রদান করিলেন। যেমন বিদশাধিপতি ইন্দ্র অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেইর্প এই রহ্মদন্ত কাম্পিল্যা নামে এক প্রবী প্রস্তুত করেন। বংস! মহারাজ কুশনাভ এই রহ্মদন্তকেই আপনার এক শত কন্যা প্রদানের সংকল্প করিলেন।

অনশতর তিনি রক্ষদশুকে আহ্বান করিয়া প্রতিমনে তাঁহার সহিত কন্যাগণকে পরিগয়-স্ত্রে কন্দ করিয়া দিলেন। স্বরাজ-সদৃশ মহীপাল রক্ষদশু যথান্তমে ঐ শত ভগিনীর পাণি স্পর্শ করিবামান্ত উহাদের কুজভাব বিদ্যারিত হইয়া গেল এবং উহারা পর্ববং অপর্শ শ্রী লাভ করিল। নৃপতি কুগনাভ তনয়াদিগকে সহসা এইর্প বায়্র আক্রমণ হইতে নিম্রি দেখিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনশতর তিনি সম্প্রীক মহারাজ রক্ষদশুকে উপাধ্যয়গণের সহিত সাদরে কাম্পিল্যা নগরীতে প্রেরণ করিলেন সক্ষদশুরের জননী সোমদা প্রের বিবাহ-সংস্কার নির্বাহ হইল দেখিয়া স্ত্রিপ্র অপ্যাদপর্শ ক্রিভান এবং রাজ্য কুগনাভকে ভ্রমণী প্রশংসা ও বায়ংবার ব্যক্ষির অপ্যাদপর্শ পর্বক অভিনদ্দন করিতে লাগিলেন।

চতুলিবংশ লগা । বংস! ব্রহ্ম দারগ্রহণপূর্বক প্রদ্ধান করিলে মহারাজ কুশনাভ পত্র লাভের নির্মিষ্ট পত্রেণ্টি বাগ অনুষ্ঠান করিলেন। উদারপ্রস্থি রাজা কুশ বাগ আরখ হইলৈ কুশনাভকে কহিলেন, বংস! তুমি অবিলন্দেব গাধি নামে ধার্মিক এক পত্র লাভ করিবে। তুমি গাধিকে পাইয়া ইহলোকে চিরকীতি বিশ্তার করিতে পারিবে। রাজা কুশ কুশনাভকে এইর্প কহিয়া আকাশ-পথে প্রবেশপূর্বক সনাতন ব্রন্ধালাকে প্রদ্ধান করিলেন।

অনশ্বর কিয়ংকাল অতীত হইলে ধীমান্ কুশনাভের গাধি নামে এক প্রে উৎপন্ন হইলেন। রাম! এই গাধিই আমার পিতা। আমি কুশের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম কৌশিক হইরাছে। সত্যবতী নামে আমার এক জ্যেন্ডা ভাগিনী ছিলেন। মহার্য ক্ষান্তিক তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ভর্তার সহিত সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমার সেই ভাগিনী ল্লোতস্বতীর্পে পরিণত হইয়া লোকের হিতসাধন-বাসনায় হিমাচল হইতে প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার নাম কৌশিকী। ঐ দিবা নদী অতি রমণীয় ও উহার জল অতি পবিত্র। বংস! আমি এক্ষণে কৌশিকীর স্নেহে আবন্ধ হইয়া হিমালয়ের পাশ্বে পরম সূব্যে নির্ভ্তর কলে বাপন করিয়া থাকি। আমার ভাগিনী সরিন্বরা সত্যবতী অতি প্রাদা্শীলা ও পতিপরায়ণা। ধর্ম ও সত্যে তাঁহার যথোচিত অন্যুর্গা আছে। আমি কেবল বজ্ঞাসিন্ধির অপেক্ষায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধাশ্রমে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমারই তেজঃপ্রভাবে আমার মনোরথ প্র্ হইয়াছে। বংস! এই আমি তোমার নিকট আমার ও আমার বংশের উৎপত্তি কীর্তান করিলাম এবং তুমি আমাকে যাহা জিল্ডাস্যা করিয়াছিলে,

সেই দেশের বিষয়ও সবিশেষ কহিলাম। এক্ষণে কথাপ্রসঞ্জে অর্ধরাতি অতীত হইরাছে। নিচিত হও। নতুবা পথ পর্যতিনে বিষয় উপস্থিত হইবে। বংস! ঐ দেখ, বৃক্ষসকল নিস্পন্দ ও মৃগপক্ষিগণ নীরব রহিয়াছে। চারিদিক রন্ধনীর অন্ধকারে আছ্রন। রুমশঃ অর্ধ প্রহর অবসান হইরা আসিল। নভোমন্ডল নেত্রের নাায় নক্ষরসমূহে পরিপূর্ণ এবং উহাদিগের নির্মল প্রভায় সমাকীর্ণ হইয়াছে। এ দিকে চন্দ্র স্বীয় আলোকে লোকের মন প্রেনিকত করত অন্ধকার ডেদ করিয়া উদয় হইতেছেন। মাংসাশী রুর্ক্ষবভাব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি রক্ষনীচর প্রাণিসকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। মহির্ম বিশ্বামির রামকে এইর্প কহিয়া মোনাবলন্বন করিলেন।

আনন্তর ম্নিগণ বিশ্বামিত্তকে বারংবার সাধ্বাদ প্রদানপ্রাক কহিলেন, রাজবি! কুশিকের বংশ অতি মহৎ এবং তাঁহার বংশীর মহাত্মারা বিশেষতঃ আপনি অত্যন্ত ধর্মনিন্ঠ ও ব্লাহি-সদ্শ। আপনার ভাগনী সরিন্বরা কৌশিকীও পিতৃকুলকে বারপরনাই উন্জবল করিতেছেন। কুশিকতনর বিশ্বামিত্ত হৃত্যমনা ম্নিগণের মুখে এইর্প প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অন্তশিখরার্ড ভান্করের ন্যায় নিদ্রার নিমণন হইলেন। রাম এবং লক্ষ্মণও বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করত মহর্ষিকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া নিদ্রাস্থ অনুহ্রিক করিতে লাগিলেন।

পঞ্চিংশ সগা। মহারা বিশ্বামিত মনেকালের সহিত শোণা নদীর তারের রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতকালে অন্তিপ্রকি সম্বোধনপর্কে কহিলেন, বংস! নিশা অবসান হইয়ছে। পূর্ব স্বৈটির বেলা উপস্থিত। একাণে শ্যা হইডে গালোখান করিয়া গমনের ক্রিটির প্রস্তুত হও। রামচন্দ্র মহার্ষির আদেশে গালোখান করিয়া প্রাতঃকৃত্র্যান্তিনির সমাপন করিলেন এবং তাঁহার সমাভব্যাহারে প্রবিং গমন করিতে লাডিলেন। যাইতে যাইতে জিল্পাসিলেন, ভগবন্! এই ত স্বচ্ছসলিল প্রতিন-শোভিত অগাধ শোণ নদ। এখন আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়া গমন করিতে হইবে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, বংস! মহর্ষিগণ যে পথে গিয়া থাকেন, চল আমরাও সেই পথ দিয়া যাইব।

ক্তমশঃ তাঁহারা বহাদ্রে অতিক্রম করিলেন। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল।
নিকটে জাহ্বী প্রবাহিত হইতেছিলেন। তাঁহারা সেই হংস-সারস-ম্থরিত
ম্নিজন-সেবিত প্রা-সলিল গণগা-প্রবাহ দর্শন করিয়া যারপরনাই সম্পূর্ণ
হইলেন। অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীর আশ্রয় করিয়া স্নান-বিধানান,সারে
পিত্দেবগণের তপণ ও অস্পিহোর অনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে অম্তবৎ হবি
ভোজন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিশকে পরিবেন্টনপ্রকি প্রফ্লেমনে গণ্যাক্লে
উপবিন্ট হইলেন।

সকলে উপবেশন করিলে রাম সহর্ষে মহার্ষ কৌশিককে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! এই ত্রিপথগামিনী গণ্গা ত্রৈলোক্য আক্রমণপূর্বক কি প্রকারে মহাসাগরে গিয়া নিপতিত হইতেছেন? বলুন, শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। ভগবান্ কৌশিক রামের এইর প কথা শানিয়া জাহ্নবীর উৎপত্তি ও ত্রৈলোক্যব্যাপত কির পে হইল, কহিতে লাগিলেন, রাম! ধাতুর আকর গিরিবর হিমালয়ের মেনা নাম্নী মনোরমা এক পত্নী আছেন। এই সন্মের দৃহিতা মেনা হইতে হিমালয়ের দৃহ কন্যা জন্ম। কন্যাম্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম জাহ্নবী



কনিন্দার নাম উমা। বংস! প্থিবীতে জাহুবী ও উমার রুপের উপমা নাই। এক সময়ে স্রগণ স্বকার্য সাধনের নিমিত্ত গণ্গাকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিমালয়েও তিলোকের উপকারার্থ তিপথ-বিহারিণী লোক-পাবনী গণ্গাকে ধর্মান্সারে স্বগণের নিকট সমর্পণ করেন। আর যিনি হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা উমা তিনি তাপসী হইয়া কঠোর বত অবলম্বনপ্র্বক তপঃসাধন করিয়াছিলেন। হিমালয় এই সর্বজন-বন্দনীয়া নিন্দানীকে অপ্রতিমর্প বির্পাক্ষের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাম! যে ব্রিক্তিনাহিনী পাপবিনাশিনী গণ্গা প্রথমে আকাশ ও তংপরে দেবলোকে সামন করিয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্তন করিলাম।

ষট্তিংশ সগা। মহাবীর রাম ও কর্মাণ মহারা বিশ্বামিতের নিকট এইর্প প্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিনুদ্ধি বিক কহিলেন, রক্ষান্! আপনি ধর্মফলপ্রদ অতি উংকৃষ্ট কথাই কহিলেন। দেবী জাহুবীর বিষয় আপনার কিছুই অবিদিত নাই; অতএব এক্ষণে ই হার্ম দিবা ও মন্যালোক-সংক্রান্ত সমস্ত কথা সবিস্তরে কতিন কর্ম। হে তপোধন! এই লোক-পাবনী গণ্গা কি কারণে স্বর্গ মত্য ও পাতালে প্রবাহিত হইতেছেন? কি নিমিত্ত তিলোক্ষধ্যে ত্রিপথগা নামে প্রখ্যাত হইলেন এবং ই হার কার্যই বা কি?

বিশ্বামিত এইর প অভিহিত হইয়া ম্নিগণ-সন্নিধানে ভাগীরথী-সংক্রান্ত বিষয়সকল আন প্রিক কীতনি করিতে লাগিলেন। বংস! প্রে মহতেপা ভগবান্ নীলকণ্ঠ দারপরিগ্রহ করিয়া স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হল তিনি স্থ্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হইলে দিব্য শতবর্ষ অতীত হইল, তথাচ তাঁহার প্রে জন্মিল না। তখন রক্ষাদি দেবগণ একান্ত উৎকিণ্ঠিত হইয়া বিবেচনা করিলেন এই শিবপার্বতী-সহযোগে যে পত্র উৎপন্ন হইবে তাঁহার বীর্য কে সহ্য করিতে পারিবে। অনন্তর তাঁহারা মহাদেবের নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব! আপনি লোকের শ্ভ-সাধনে তংপর আছেন। এক্ষণে আমরা আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। শঙ্কর! এই লোকসকল আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব আপনি যোগ অবলম্বন করিষা দেবী পার্বতীর সহিত তপোন্ন্তান এবং এই ত্রিলোকের হিতের নিমিত্ত ঐ তেজ আপনার তেজোমর শ্রীরেই ধারণ কর্ন। লোকসকলকে উচ্ছিল্ল করা আপনার কর্তব্য নহে।

মহাদেব দেবগণের এইর ্প বাকা প্রবণ করিয়া ভংক্ষণাং ভাহাতে সম্মত দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ হইলেন: কহিলেন, সূরগণ! আমি ও উমা আমরা উভয়েই স্বশরীরে তেজ ধারণ করিব। এক্ষণে গ্রিলোকের সমস্ত লোকের সহিত দেবগণ শান্তি লাভ কর্ন। কিন্তু বল দেখি, দিবা শত বর্ষ সম্ভোগ বশতঃ আমার হৃদয়-প্রণ্ডরীক হইতে যে ডেব্রু স্পালত হইয়াছে, উমা ব্যতিরেকে তাহা আর কে ধারণ করিবে? স্বরগণ কহিলেন, দেব! অদা আপনার হাদর-পর্ন্ডরীক হইতে যে তেব্হু স্থালত হইয়াছে, বস্কুরা তাহা ধারণ করিবেন।

মহাবল মহাদেব দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তংক্ষণাং তেজ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তেজ স্বারা এই গিরিকানন-পরিপূর্ণা পৃথিবী স্পাবিত হইয়া গেল। তন্দর্শনে দেবগণ হ,তাশনকে কহিলেন, হ,তাশন। তুমি বায়,র সহিত এই র.দ্র-তেজে প্রবেশ কর। হৃতাশন স্রগণের আদেশে র.দ্র-তেজে প্রবেশ করিলে উহা শ্বেত পর্বত ও অত্যুক্তবল দিব্য শরবন রূপে পরিণত হইল। বংস! এই শরবনে অণ্নি হইতে মহাডেজাঃ কার্ত্তিকের জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনুষ্ঠর দেবতারা ঋষিগণের সহিত প্রীত হইয়া শিবপার্বতীর প্রজা করিতে লাগিলেন। তথন শৈলরাজ-দূহিতা সূরগণের প্রতি ক্রোধে আরম্ভ-লোচন হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, সূরগণ! আমি প্রেকামনায় স্বামিসহবাসে প্রবৃত্তা ছিলাম। তোমরা তদ্বিষয়ে বিষা আচরণ ক্রিন্ছ। অতএব আজি অবধি তোমরাও স্বদারে সন্তানোংপাদনে সমর্থ হইবে সী। তোমাদিগের পদ্মীরা আমার শাপে নিঃসন্তান হইবে। তিনি দেকিবকৈ এইরাপ অভিশাপ দিয়া প্রথিবীকে কহিলেন, অর্থান ! অতঃপর পুরুত বহুরূপ। ও বহুভোগ্যা হইবি।
রে দৃঃশীলে ! আমার যে পরে হয়, জুরুরি তার ইচ্ছা নহে। অতএব তুই যখন
আমার কোপে পড়িল, তখন তোকে পুরুরিগিত আর অন্তব করিতে হইবে না।
অনন্তর ভগবান ব্যামকেশ্রেমী পার্বতীর অভিশাপে দেবগণকে এইর্প
দৃঃখিত দেখিয়া পশ্চিমাভিক্তি যাত্রা করিলেন এবং হিমালয়ের উত্তর পাশ্বে

হিমবং-প্রভব নামক শ্রুপ্রেসিপিত হইয়া দেবীর সহিত তপোন,প্রানে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম! অতঃপর আমি ভাগীরখীর প্রভাব কীর্তন করিব, তুমি লক্ষ্যুণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।

সম্ভবিংশ স্বৰ্গা পশ্পতি পাৰ্বতীর সহিত তপোন্তানে প্ৰবৃত্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ অণ্নিকে অগ্নবর্তী করিয়া সেনাপতি লাভের অভিলাষে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং ভাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্বে আপনি আমাদিগকে যে সেনাপতি দিবার প্রসংগ করিরাছিলেন সেই শত্রবিনাশন মহাবীর আজিও জন্মগুহণ করিলেন না। তাঁহার পিতা শংকর উমা দেবীর সহিত হিমালয়-শিখরে তপস্যা করিতেছেন। স্বৃতরাং অতঃপর যাহা কর্তবা, লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত আপনিই তাহা বিধান কর্ন । আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই।

ভগবান্ কমলযোনি দেবগণের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মধ্র বাক্যে সান্থনা করত কহিলেন, স্বৈগণ! গিরিরাজ্তনয়া উমা তোমাদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহা কখনই বার্থ হইবার নহে। স্তরাং এক্ষণে এই হ্বতাশন হইতে আকাশগণ্গা মম্দাকিনীতে একটি পত্ৰ জম্মিবে। সেই পত্ৰেই তোমাদিগের সেনাপতি হইবে। জ্যেষ্ঠা গণ্গা তাহাকে কনিষ্ঠা উমারই প্র বলিয়া মানিবেন এবং উমার চক্ষেও সে কখন অনাদরের ইইবে না। দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার এইর্প আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে প্জা ও প্রণিপাত করিলেন।

অনশ্তর তাঁহারা ধাতুরাগরাঞ্চত কৈলাসে গমন করিয়া প্রার্থ অণিনকে নিয়োগ করিবার বাসনায় কহিলেন, অনল! তুমি মন্দাকিনীতে পাশ্পত তেজ্ঞ নিক্ষেপ কর। এইটি দেবকার্য; ইহা সাধন করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। তখন অণিন স্বরগণের এইর্প প্রার্থনায় অন্ধানারপূর্বক গণগার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর। ইহা দেবগণের অতিশয় প্রাতিকর হইবে।

স্বতর্গিগণী অমরগণের এইর্প বাক্য প্রবণ করিয়া দিব্য নারীর্প পরিয়াই করিলেন। অণ্নি তাঁহার সোল্বর্যাতশন্ধ সন্দর্শন করিয়া অতিশ্ম বিস্মিত হইলেন এবং অবিলন্দের তাঁহাতে পাশ্পত তেজ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাশ্পত তেজ ন্বারা গণ্গার নাড়ী-প্রবাহ পরিপ্রেণ হইয়া গেল। তথন তিনি আন্নিকে সন্বোধনপ্র্বিক কহিলেন, হ্তাশন। এই পাশ্পত তেজ তোমার তেজের সহিত মিল্লিত হওরাতে একাল্ত অসহন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। আমি কোনর্পেই উহা ধারণ করিতে পারিলাম নাত্রিমার অল্ডপাই ও চেতনা বিল্লুত হইতেছে। আন্নি কহিলেন, দেবি। ক্রিমার অল্ডপাই ও চেতনা বিল্লুত হইতেছে। আন্নি কহিলেন, দেবি। ক্রিমার নিদেশান্সারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী-প্রবাহ হইতে তেজ পরিত্যাগ কর। সরিন্বরা গ্রন্থা আন্নির নিদেশান্সারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী-প্রবাহ হইতে তেজ পরিত্যাগ করিলন। তেজ তাঁহা হইতে নিঃস্ত হইল বিলায় উহা তণ্ড কাঞ্চনের ন্যায় ক্রিমাত উল্জন্ল হইয়া উঠিল। উহার প্রভাবে সমীপশ্ব পার্থিব পদার্থ স্ক্রিমার তান্ত ও দ্রন্থিত পার্থিব পদার্থ রজতর্পে প্রাদ্ধিত হইল, উহার তালিয়ে তান্ত ও লোহ জন্মিল এবং গর্জ-নল সীসক র্পে পরিণত হইল। এইর্পে নানা প্রকার ধাতুসকল জন্মিল। বংস! সঞ্জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদর্বিধ স্বর্ণের নাম জাতর্প হইয়াছে।

গণ্গা হিমালয়ের পাদের্ব পাশ্পত তেজ পরিত্যাগ করিবামার একটি কুমার উংপন্ন হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ কুমারকে শতনপান করাইবার নিমির কৃত্রিকা নক্ষরগণকে অনুরোধ করিলেন। কৃত্তিকাগণ এইটি আমাদিগেরই পরে হইবে, এই বলিয়া তংক্ষণাং প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে শতন পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্দ্র্যানে দেবতারা তাঁহাদিগকে কহিলেন, কৃত্তিকাগণ! তোমাদিগের এই প্রেকার্তিকেয় নামে হিলোকে প্রথিত হইবেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ শ্বদীণিতপ্রভাবে হৃতাশনের নায়ে দীপামান গংগাগভীনঃসৃত কাত্তিকেয়কে শনান করাইলেন কাত্তিকেয় গংগার গর্ভ হইতে শক্ষ (নিঃসৃত) হইলেন, এই কারণে তাঁহার নাম শকন্দ হইল।

অনশ্তর কৃত্তিকা নক্ষরগণের শতনে দুংখ উৎপক্ষ হইল। কার্ত্তিকেয় ছয়
আনন বিশ্তার করিয়া ঐ ছয় নক্ষরের শতন পান করিতে লাগিলেন। এইর্পে
তিনি কৃত্তিকাগণের শতন পান করিয়া শ্বয়ং একাশ্ত স্কুমার হইলেও এক দিনে
শ্বীয় ভ্রম্ভবলে দানবসৈন্যগণকে পরাজয় করেন। অমরগণ অণ্নির সহিত সমবেত
হইয়া তাঁহাকেই আপনাদিগের সেনাপতির পদে অভিষেক করিয়াছিলেন। রাম!
এই আমি তোমাকে গণগার ব্তাশ্ত ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি সবিশ্তরে কহিলাম।

এই প্রথিবীতে যে মন্য্য কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হয়, সে দীর্ঘ আয়, ও প্র-পোর লাভ করিয়া তাঁহার সহিত এক লোকে বাস করিয়া থাকে।

ষান্টারিংশ সার্গা মহার্য কোন্সিক জাহুবা-সংক্রান্ত মধ্রে ব্তান্ত কীর্তান করিয়া পনেরার রামকে কহিলেন, বংস! পর্বকালে অযোধ্যানগরীতে সগর নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পদ্মী। এই পদ্দীন্দরের মধ্যে ধর্মিটা জ্যেন্টার নাম কেশিনী ও কনিন্টার নাম স্মাত ছিল। সত্যবাদিনী কেশিনী বিদর্ভরাজ্বের দুহিতা ছিলেন এবং স্মাত মহার্ষি কন্যাপ হইতে উৎপন্না হন। পতগরীজ গরুড় ই'হারই সহোদর। মহাশিলা সগর সন্তানলাভার্থ এই উভয় পদ্মীর সহিত হিমাচলের এক প্রত্যন্ত পর্বতে গমন করিয়া তপোন্ন্টান করেন। বংস! সেই স্থানে মহার্ষি ভ্র্গ্র নির্মত্তর অবস্থান করিবের। মহারাজ সগর অতি কঠোর তপস্যার তাঁহাকেই আরাধনা করিবার নির্মত্ত শত বংসর কাল তথায় অতিবাহিত করিলেন।

অনশ্তর একদা সভাপরারণ তপোধন ভূগা তাঁহার প্রতি প্রসম হইরা কহিলেন, মহারাজ! আমার বরপ্রভাবে ভোমার প্রেছাও কাঁতি লাভ হইবে। তোমার এই দূই সহধার্মপীর মধ্যে একজন এক্তিমীর বংশধর প্রে আব-একজন সহস্রটি প্রসব করিবেন।

রাজ্মহিবারা মহবির এইর্প বাল্য প্রবিশে প্রতি হইরা তহিকে প্রস্ক করিরা কৃতাঞ্চলিপ্টে কহিলেন, তপ্রেপ্তির আপনি বের্প কহিলেন, ইহা বেন অলীক না হর। এক্ষণে আমাদিপ্রেপ্তিরো কাহার এক প্রে এবং কাহারই বা বহু প্র উৎপন্ন হইবে? বলুন, এই বিষয় শ্রবণ করিতে অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। ধর্মপ্রায়ণ ভ্গা, ঐ দুই স্প্রীর এইর্প কথা শ্লিয়া কহিলেন, এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে কাহার ক্রির্প ইচ্ছা, বল; বংশধর এক প্রেরই হউক, অথবা মহাবল-প্রাক্রাণ্ড উৎসাহসন্পন্ন কীতিমান বহু প্রেরই হউক, এই দুই বরের মধ্যে কাহার কোনটি প্রার্থনীর হইতেছে? তখন কেণিনী ন্পতির সাক্ষাতে বংশধর এক প্র এবং স্পোভগিনী স্মতি বিষ্ঠ সহস্ত প্রের বর লইলেন। বংস! রাজা সগর এইর্পে প্রমিনোর্থ হইরা মহবি ভ্গাকে প্রদক্ষিণ ও প্রামপ্রক দুই মহিষীর সহিত স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন।

কিরংকাল অতীত হইলে কেশিনী অসমশ্রকে এবং স্মৃতি তৃশ্বফলাকার এক গভাপিত প্রসব করিলেন। ঐ গভাপিত ভেদ করিবামার উহা হইতে সগরের যতি সহস্র পরে নিগতি হইল। ধারীগণ উহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ কৃশ্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিবা পরিবর্ধিত করিতে লাগিল। বহুকাল অতিকাশ্ত হইলে ঐ রতি সহস্র পরে র্পবান্ ও ব্বা হইরা উঠিল। উহারা বখন অতিশার শিশ্ব ছিল, তখন সর্বজ্ঞেও অসমশ্র উহাদিগকে প্রতিদিন সর্ব্ব জলে ফেলিয়া দিত এবং উহাদিগকে স্রোতে নিম্পন হইতে দেখিয়া মহা আমোদে হাস্য করিত। এইর্পে অসমশ্র পাপাচারী পোরজনের অহিতকারী ও সাধ্দোহী হইয়া উঠিলে, সগর তাহাকে নগর হইতে নির্বাসিত করেন। অংশ্মান্ নামে তাহার এক পরে জন্মে। এই অংশ্মান্ অতি বলবান্ প্রিরবাদী ও সকলের স্নেহের পার হইয়া উঠিল।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে মহীপাল সগরের বজানুষ্ঠানে ইচ্ছা হয়, এবং তাদ্বিষয়ে কুতনিশ্চয় হইয়া উপাধ্যায়গণের সহিত তৎসংসাধনে প্রবৃত্ত হন।

একোনচমারিংশ সর্গায় রঘ্প্রবীর রাম প্রদাশত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিদ্রের এইর্প বাক্য শ্রবণে পরম প্রাত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমার প্র্-প্র্যুম মহারাজ সগর কির্পে বছল আহরণ করেন, আপনি ইহা সবিশ্তরে কীর্তন কর্ন। আপনার মণ্যল হইবে। বিশ্বামিন্ত রামের এইর্প প্রশ্নে একাণ্ড কৌত্হলাবিন্ট হইয়া সহাস্যমূখে কহিলেন, বংস! মহাস্যা সগরের যজ্ঞ-বৃত্তাণ্ড স্বিশ্তরে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যম্পলে যে ভ্রিমণ্ড আছে, সেই স্থানে সগরের এই যজ্ঞ অনুন্তিত হয়। এই প্রদেশ বজ্ঞকার্যেই সম্যক প্রশাশত বালয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বজ্ঞের আয়োজন হইলে মহারথ অংশ্মান্ সগরের আজ্ঞান্তমে বজ্ঞায় অন্বর অনুসরণ করেন। স্বরগণের অধিপতি ইন্দ্র এই যজ্ঞে বিহ্যা আচরণ করিবার নিমিন্ত রাক্ষসী ম্র্তি পরিগ্রহ করিয়া পর্ব-দিবসে ঐ অন্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। অন্ব অপহিয়মাণ হইলে উপাধ্যায়ণণ সগরকে কহিলেন, মহারাজ! পর্ব-দিবসে যজ্ঞায় অন্ব মহারেগে অপহ্ত হইতেছে। অতএব আপনি অপহারককে সংহার করিয়া শাল্প অন্ব আনয়ন কর্ন, নতুবা আপনার বজ্ঞ নির্মিধ্যে স্মুপ্র হইবে না।

সগর উপাধ্যায়গণের এইর্প বাক্য প্রবণ করিয়া সভামধ্যে ষণিট সহস্ত পরিকে আহ্নানপূর্বক কহিলেন, প্রগণ! যদিও আছি মন্তপ্ত হবির্ভাগ কলপনা করিয়া বজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তথাচ রাজিরের মায়াবলে ইহার কোন বিষা ঘটিলে আমার সন্গতি লাভ স্কতিন হরুরে অতএব অন্বকে কে লইয়া গেল. ডোমরা গিয়া তাহার অনুসন্ধান কর্ম কর সাগরান্বরা বস্ত্র্যরার সকল স্থানে অন্বাল্বরণে প্রবৃত্ত হও। ক্রমণা ওক এক বোজন তল তল করিয়া পর্য বেক্ষণ কর। ইহাতেও যদি অকৃতকার্য বিক্ত তাহা হইলে বে পর্যত না সেই অন্বাপহারক ও অন্বের সন্দর্শন পাও জারী এই প্রথিবী খনন কর। আমি দ্বীক্ষিত হইয়া পেটা অংশ্নমান ও উপাধ্যায়গণের সহিত অন্বের দর্শনলাভ প্রতীক্ষায় এই স্থানেই অবন্ধান করিব। তোমাদিগের মণ্ডল হউক।

অনহতর সেই সকল মহাবল-পরাক্রান্ত রাজকুমার পিতার নিদেশে পরম প্রতি হইয়া প্থিবী প্রটন করিতে লাগিল; কিন্তু কোন স্থানেই বজ্ঞীর অশ্বের সন্দর্শন পাইল না। পরে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন প্রস্থা ভূমি বল্পের ন্যায় সারবং ভূজ ন্বারা ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বস্মতী অশ্নি-সদৃশ শ্লে ও অতি কঠিন হল ন্বারা ভিদ্যমানা হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। উরগ, রাক্ষস ও অস্রগণের কর্ণ ন্বরে চতুদিক পরিপ্রণ্ হইয়া গেল। সগরের যদিট সহস্র পত্র পাতালতল অন্সন্ধান করিবার নিমিত্তই যেন অবলীলাক্তমে যদিট সহস্র যোজন খনন করিল। তাহারা এই বহুল-শৈল-সঙ্কুল জন্ব্দ্বীপকে এইর্পে খনন করত চতুদিকে বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর দেবতা গন্ধর্ব অস্বে ও উরগগণ নিতানত ভীত হইয়া পিতামহ বন্ধার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বিষয় বদনে কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে সগরতনয়েরা সমগ্র ধরাতল খনন করিতেছে। ঐ দর্ভেরা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্য সিন্ধ গন্ধর্ব ও জলচর জীবজন্তু বিনাশ করিয়াছে। 'এই ব্যক্তি আমাদিগের ধজের অপকারী' 'এই আমাদের অশ্বাপহারী' এই বলিয়া তাহারা নির্দোষেরও প্রাণদন্ড করিতেছে। চন্ধারিংশ সর্গ । ভগবান্ চতুর্ম্থ স্রেগণকে সগরসন্তানগণের সর্বসংহারক বলবীর্ধে নিতানত ভীত ও একানত বিমোহিত দেখিয়া কহিলেন, এই বস্মতী বাস্দেবের মহিষী, বাস্দেবই ইংহার একমাত্র অধিনারক। এক্ষণে তিনি কপিলের ম্তি পরিগ্রহ করিয়া নিবন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। সগরসন্তানেরা সেই কপিলেরই কোপানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। স্রগণ! এই প্থিবী বিদারণ ও অদ্রদশী সগরসন্তানগণের নিধন, ইহা অবশাস্ভাবী; তির্মাত্র তোমরা কিছ্মাত্র শোকাকুল হইও না। তথন সেই ত্রয়স্পিংশংসংখ্য দেবতা পিতামহ ব্রন্ধার এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া হ্র্টমনে স্ব-স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে সগরসন্তানগণের ভ্মিভেদকালে বজ্র-নির্ব্যেষর ন্যায় তুম্ল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। তাহারা সমগ্র প্থিবী বিদারণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া সগরকে গিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা সমস্ত প্থিবী পর্যটন এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষস উরগ ও পল্লগ প্রভৃতি বলবান্ জীবজন্তুগণকে বিনাশ করিলাম, কিন্তু কোথায়ও আপনার বজ্ঞীয় অন্ব ও অন্বাপহারককে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে আর আমরা কি করিব? আপনি তাহা নির্ণয় কর্ন। মহারাজ সগর প্রগণের এইর্ণ বাক্য শ্রবণ কবিছা কোনভারে কহিলোন, দেখ, তোমরা গিয়া প্রেরায় ধরাতল খনন কর। এইবার তোমাদগকে সেই অন্বাপহারকের সন্ধান লইয়া প্রত্যাগমন করিতেই হইবে।

অনন্তর সগরতনরেরা পিতার এইর আদেশ পাইয়া প্নরার ধরাতলে ধাবমান হইল এবং উহা খনন করিজে ক্রিরতে এক স্থলে বির্পাক্ষ নামক একটি পর্ব তাকার বৃহৎ দিক হসতী দেখি বিসাইল। এই মহাহসতী মসতকে শৈলকানন-প্রণা অবনীর একদেশ ধারণ কার্য়া আছে, যখন এই নাগ ধরা-ভার-বহন পরিশ্রমে ক্লান্ড হইয়া পর্বস্থান শিরশ্চালন করে, তখনই ভ্রমিকম্প হইয়া থাকে। সগ্রতনয়েরা ইহাকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান করিয়া রসাতল ভেদ করত গ্রম করিতে লাগিল। অনুন্তর তাহারা পূর্বাদক ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিক খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তথায় মহাপদ্ম নামে পর্বতাকার একটি হস্তী প্থিবীর কিয়দংশ ধারণ করিয়া আছে। সগরতনয়েরা এই মহাপন্মকে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং উহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক পশ্চিম দিক ভেদ করিয়া চলিল। পশ্চিম দিকেও সুমনা নামে অচল-সদৃশ আর একটি হস্তী অবস্থান করিতেছে। উহারা তাহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিল্জাসা করিয়া প্রথিবী খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে উপস্থিত হইল। তথায়ও ভদ্র নামে একটি হস্তী তুযারের ন্যায় শুদ্রবর্ণ দেহে ভূভার বহন করিতেছে। সগরসন্তানগণ এই মহাহস্তীকে দর্শন ম্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রসাতল ভেদ করিতে লাগিল। এইর,পে তাহারা চতুর্দিক ভেদ করিয়া পরিশেষে উত্তর-পশ্চিম দিকে গমনপূর্বক ক্রোধভরে ভূমি খননে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীমবেগ মহাবল বীরের। উত্তর-পশ্চিম দিক খনন করিতে করিতে কপিলর প্রধারী সনাতন হারিকে নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, তাঁহারই অদুরে সেই বজ্ঞীয় অর্শ্বটি সঞ্চরণ করিতেছে। তখন তাহারা কপিলকেই যজনোহী স্থির করিয়া রোষক্ষায়িতলোচনে খনিত্র লাখ্গল শিলা ও বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাকমান হইল, কহিল, রে নির্বোধ ! তুই আমাদিগের যজীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্। এক্ষণে দেখ্, আমরা সকলে সগরসন্তান, এই অশ্বের অন্বেষণ প্রসঞ্গে এই স্থানে আসিয়াছি।

মহর্ষি কপিল তাহাদের এইর্প বাক্য প্রকণপ্রিক ক্রোধে অধীর হইয়া হ্•কার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হ্•কার পরিত্যাগ করিবামাত্র উহারা ভস্মীভ্ত হইয়া গেল।

একচন্দারিংশ সর্গা । এদিকে মহীপাল সগর তনরগণের কালবিলন্ব দেখিয়া পোঁত অংশ্মানকে কহিলেন, বংস! তুমি মহাবীর কৃতবিদ্য ও পিতৃবাগণের ন্যার তেজন্বী হইরাছ। এক্ষণে তুমি আমার আদেশে তোমার পিতৃবাগণ ও অশ্বাপহারকের উদ্দেশ লইয়া আইস। ভ্গতে যে-সকল মহাবল জ্বীবজন্ত আছে, তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত অসি ও শ্রাসন গ্রহণ কর। তুমি প্রের্ফিগকে অভিবাদন ও বিদ্রোহীদিগের বিনাশ সাধনপূর্বক কার্যোন্দার করিয়া প্রত্যাগমন করিও। বংস! এখন যাহাতে আমার বজ্ঞ মুসম্পন্ন হর, তান্বিষ্টো বন্ধবান হও।

অংশ্যান মহান্ধা সগর কর্ত্ক এইর্প অভিহিত হইরা আঁস ও শরাসন গ্রহণপূর্বক ছবিতপদে নিগতি হইলেন। বাইতে বাইতে ভ্রিয়র অভান্তরে পিতৃবাগণের প্রস্তুত একটি স্প্রশাস্ত পথ তাঁহার দ্লিটগোচর হইল। তথন তিনি সেই পথ অবলন্বনপূর্বক গমন করিতে লাগ্রিষ্কেন। গমনকালে দেখিলেন উহার এক স্থলে একটি দিক্গল বিরাজমান আছি এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষ্য পত্পা ও উরগেরা তাহার প্লো ব্রিক্তছে। অসময়-তনর অংশ্যান্ ঐ দিঙ্নাগকে প্রদক্ষিণ ও কুশলপ্রস্থিত আপনার পিতৃব্যগণ এবং অন্বাপহারকের বার্তা জিক্ষাসা ক্রিষ্ট্রের দিঙ্নাগ কহিল, রাজকুমার! তুমি



কৃতকার্য হইরা অশ্বের সহিত শীন্তই প্রত্যাগমন করিবে। অংশ্মান্ তাহার এইর্প কথা শ্নিরা বথাক্রমে অন্যান্য দিঙ্নাগদিগকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাকাপ্রয়োগ–সমর্থ ঐ সকল দিঙ্নাগেরাও প্র্বিৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

অনন্তর অংশ,মান্ দিক্গজগণের এইর,প আশ্বাসকর বাক্য প্রবণ করিয়া ষে স্থানে তাঁহার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছেন, শীল্ল তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের বিনাশে যারপরনাই দ্রাধিত ও কাতর হইয়া নানা প্রকার বিলাপ ও পরিভাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্রে যজ্ঞীয় অশ্ব সম্পরণ করিতেছিল, তিনি শোকাশ্র, পরিভাগে করিবার কালে তাহাকেও দেখিতে পাইলেন।



অনন্তর অংশ্মান্ পিত্বাগণের সলিল বিশা অন্তান করিবার নিমিন্ত জল অন্বেবণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ সন্সন্ধান করিয়াও তথায় জলাশর পাইলেন না। এই অবসরে তাঁহার পিঞ্জুজাণের মাতুল বার্বেগগামী বিহগরাজ গর্ডের সহিত তাঁহার সাক্ষাংকারিং ইল। মহাবল বিনতাতনয় অংশ্মানকে পিত্শাকে একান্ত আকুল সেবিমা কহিলেন, হে প্র্রুষ্থান ! তৃমি শোক পরিতাগে কর। তোমার পিত্রের্বির নিধনে লোকের একটি হিত সাধন হইবে। এই সকল মহাবল বীরের মহিবি কপিলের কোপে ভস্মীভ্ত হইয়া গিয়াছে; অতএব ইহাদিগকে লোকিক সলিল দান করা তোমার কর্তবা নহে। গণগা নামে গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেন্টা এক কন্যা আছেন। তৃমি তাঁহারই স্লোতে ইহাদিগের সালল-ভিয়া সম্পাদন কর। লোকপাবনী স্রুধ্নী এই ভস্মাবশেষ-কলেবর সগরতনয়গণকে স্বীয় প্রবাহে আম্লাবিত করিবেন। তিনি এই ভস্মারশি আম্লাবিত করিলে, র্যাণ্ট সহস্র সগরসন্তানেরা স্রুলোকে গমন করিবে। অতএব তৃমি আমার অন্দেশে এক্ষণে এই অম্বাটি লাইয়া স্বগ্রে প্রতিগমন কর এবং যাহাতে পিতামহের যজ্ঞানে সম্পন্ন হয়, তিন্বব্রে যক্ষ্বান হও।

বীর্যবান্ অংশমোন্ বিহগরাজ গর্ড়ের এইর্প বাকা প্রবণ করিয়া অধ্ব গ্রহণপ্রক শীল্প স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন এবং বজ্ঞদীক্ষিত মহীপাল সগরের সন্নিহিত হইয়া পিত্বাগণের ব্তাশ্ত ও বিনতাতনর বাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাও অবিকল কহিলেন। মহারাজ সগর অংশ্মানের মৃথে এই শোকজনক সংবাদ প্রবণ করিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর তিনি বিধানান,সারে বজ্ঞশেষ সমাপন করিয়া প্রপ্রবেশপ্রক কির্পে ভ্লোকে জাহনবীর আগমন হইবে, সততই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহার উপায় কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিংশং সহস্র বংসর রাজ্য পালন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

ষিচ্ছারিংশ সর্গা । মহারাজ সগর কলেবর পরিতাগে করিলে প্রজারা ধর্মাশীল অংশ্মানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অংশ্মানের দিলীপ নামে এক প্র জন্মে। কিরংকাল অতীত হইলে তিনি সেই দিলীপের প্রতি সমগ্র রাজ্যভার অপণি করিয়া রমণীয় হিমাচলশিখরে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় দ্বাহিংশং সহস্র বংসর অতি কঠোর তপ অনুষ্ঠানপূর্বক তন্ম তাগে করেন। তাঁহার পর মহারাজ দিলীপও প্রপ্রুর্বগণের অপমৃত্যুর বিষয় শ্রবণ করিয়া: অত্যত্ত দ্বংখিত হন। কির্পে জাহুবী ভূলোকে অবতীর্পা হইবেন, কির্পে বিষ্ট সহস্র সগরস্তানের উদক্ষিয়া সম্পন্ন হইবে ও কির্পেই বা তাঁহাদিগের সম্পত্ত লাভ হইবে, তিনি নিরুতর এই চিন্তাতেই একান্ত আকুল হইয়া উঠেন। এই ধর্মাশীল দিলীপের ভগরিথ নামে এক প্র জন্মে। বংস! মহাতেজা রাজা দিলীপ বহুবিধ যক্ত অনুষ্ঠানপূর্বক বিংশং সহস্র বংসর রাজা পালন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পিতৃগণের পরিয়াণের উপায় কিছুই নির্পণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে এই দৃঃথেই ব্যাধিগ্রন্ত হন এবং প্রের হন্তে সমুন্ত রাজ্যভার সমর্পণ্যুর্বক স্বীয় কর্মবিলে ইন্দ্রলাকে গমন করেন।

পরমধামিক রাজিষি ভগারথ নিঃস্বতান ছিলেন। তিনি নিঃস্বতান বিলিয়া মিশ্রবর্গের প্রতি প্রজাপালনের ভার দিয়া ছিলেন। তিনি নিঃস্বতান করিবার নিমিত্ত গোকর্ণ প্রদেশে দীর্ঘকাল ত্রেস্ট্রিভান করেন। এই মহাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভ্ত করিয়া কথন মাসাত্তে আহার করিতেন এবং কথন পঞ্চাশ্নির মধ্যবর্তী ও কথন বা উধ্পাস্থা ইইয়া থাকিতেন। এইর্প কঠোর তপ্সায়ে তাঁহার সহস্র বংসর অভিমৃত্তি হয়।

অন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা তৃরিজ প্রতি প্রতি হইয়া দেবগণের সহিত আগ্রমনপ্রতি কহিলেন, ভগারিখ প্রতি প্রতি হইয়া দেবগণের সহিত আগ্রমনপ্রতি কহিলেন, ভগারিখ স্বতিলোক-পিতামহ ব্রহ্মার এইর্প বাক্য প্রবণ করিয়া কৃতাঞ্চিক্তি কহিলেন, ভগারণ স্বতিলাক-পিতামহ ব্রহ্মার এইর্প বাক্য প্রবণ করিয়া কৃতাঞ্চিক্তি কহিলেন, ভগারণ করিন। বিদ্যাক্তি প্রতিলাক প্রবিশ্বতি কহিলেন, ভগারণ করেন। বিদ্যাক্তি ক্রমার ক্রিফাতি ক্রিছি ক্রিছ্যা ক্রমার ব্রহ্মার প্রতিলাক প্রবাহ আর্থি ক্রমান ক্রিফাতি ক্রমান ক্রিফাতি ক্রমান ক্রিফাতি ক্রমান ক্রিফাতি ক্রমান ক্রিফাতি ক্রমান ক্রমান ক্রিফাতি ক্রমান ক্রমান ক্রিফাতি ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক্রিফাতি ক্রমান ক্রমা

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা কৃষ্টিই প্রতি প্রতি হইরা দেবগণের সহিত আগমনপূর্বক কহিলেন, ভগ্নিকাই তুমি তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। ক্রিটাই ভগীরথ সর্ব-লোক-পিতামই ব্রহ্মার এইর্প বাকা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জিপিটে কহিলেন, ভগবন্! বদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যে তপঃ-সাধন করিরাছি, বদি কিছ্ তাহার ফল থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন, বেন আমা হইতে পিতামহগণের সলিল লাভ হয়। ঐ সমস্ত মহাম্মার ভস্মরাশি গণ্গাজলে সিক্ত হইলে উত্থারা নিশ্চয়ই স্বেলোকে গমন করিতে পারিবেন। হে দেব! এই আমার প্রথম প্রার্থনা। ন্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আপনার বরে আমার বেন সন্তান-কামনা পূর্ণ হয়। আমি ইক্ষ্মাকৃবংশে ক্ষম গ্রহণ করিয়াছি; আমার এই বংশ যেন অবসর না হয়।

ব্রমা রাজা ভগারিথের এইর্প প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মধ্রে বাক্যে কহিলেন,
মহারথ! তোমার এই মনোরথ অভি মহৎ; আমার বরপ্রভাবে ইহা অবশ্যাই
সফল হইবে। তোমার মগগল হউক। এক্ষণে বস্মতী এই হৈমবতী গণগার
পতন-বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব ই'হাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত
হরকে নিয়োগ কর। হর ব্যতিরেকে গণগাধারণ করিতে আর কাহাকেই দেখি না।
লোকস্রন্থী ব্রম্মা রাজা ভগারথকে এইর্প কহিয়া গণগাকে সম্ভাষণপ্র্বক
দেবগণের সহিত স্বালোকে গমন করিলেন।

বিচন্দারিংশ সর্গা। দেব-দেব চতুম্থ দেবলোকে গমন করিলে ভগারিথ অংগ্রন্থাপ্রে প্থিবী স্পর্শ করিয়া সংবংসরকাল পশ্পতির উপাসনা করিলেন। অনন্তর দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ বংসর পূর্ণ হইলে পশ্পতি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভগীরথ! আমি তোমার প্রতি প্রতি ও প্রসন্ন হইয়াছি। একাণে তোমার প্রিয়-সাধনোদেশে গণার অবতরণ-বেগ মস্তকে ধারণ করিব। ভগবান ভ্তনাথ এইরপে কহিলে সর্বজন-প্রদায়া জাহ্বী বিস্তীর্ণ আকার পরিয়হ করিয়া গগনমার্গ হইতে দ্বঃসহ বেগে শোভন শিব-শিরে নির্পাতিত হইতে লাগিলেন। পতনকালে মনে করিলেন, আমি প্রবাহ-বলে শব্দরকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিব। ব্যোমকেশ জাহ্বীর অন্তরে এইর্প গর্বের সন্ধার হইয়াছে জানিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে আপনার জটজে,টমধ্যে তিরোহিত করিলেন। তখন প্র্ণাসলিলা জাহ্বী সেই জটজাল-জড়িত হিমাগিরি-সদৃশ অতি পবির হর-শিরে নিপতিত হইয়া তথা হইতে স্বিশেষ চেন্টা করিলেও মহীতল স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি অনবরত জটামন্ডল পর্বটন করিয়া উহার উপান্তে উপস্থিত হইলেন এবং নিক্রান্ত হইতে না পারিয়া বহুকাল তন্মধ্যে পরিপ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনশ্তর ভগরিথ দেবী জাহ্নবীকে শংকরের জটাজটে-মধ্যে তিরোহিও দেখিয়া প্রনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শংকর তাঁহার সেই তপস্যার অতিশয় প্রসম্ল হইয়া গণ্যাকে জটাটবী হইতে অবিলম্বে বিন্দুসরোব্রের অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন। গণ্যা বিষয়ে হইবামার সংতধারে প্রবাহিত হৈতে লাগিলেন। তাঁহার হ্যাদিনী পাবনী ও নালনী নামে তিন স্রোত ক্রিটিম দিকে; স্চক্ষ্, সীতা ও হ্যাদনী পাবনী ও নালনা নামে তিন প্রোত বিচ্ছম দিকে; স্কুল, সীতা ও সিম্ধ্ নামে তিন প্রোত পূর্ব দিকে এবং অবিস্থিত একটি মহারাজ ভগীরথের রথের প্র্যাহ প্রদাহ চলিল। ভগীরথ দিক রথে আরোহণপূর্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। এই রুপে গণগা স্কুলিনে হইতে হরজ্ঞার তংপরে প্রথিবতৈ অবতীর্ণ হইলেন। তাহার জলর্মির সংস্যা, কছপ ও শিশ্মার প্রভৃতি জলচর জন্তুসকলকে বক্ষে ধারণ করিছা বোরতর শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সম্পত জন্তুর মধ্যে কত্রুম্বিল প্রবাহ-বোগে ভ্তলে পতিত হইয়াছে এবং কতকগ্রিল হইতেছে, বস্তুতীর ইহাতে অপ্রব্ এক শোভার আবিভাব হইল। দেববিৰ্ব, গন্ধৰ্ব, ৰক্ষ ও সিম্ধগণ জাহৰীকে দৰ্শনাৰ্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবগণ নগরাকার বিমান ও করিত্রগে আরোহণপ্রক সসম্ভ্রমে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য অনেকেই দেখিবার নিমিত্ত ব্যপ্ত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তথন সেই জ্বলকালশ্যন্য স্বচ্ছ গগনতল আগমনশীল সূর্গণ ও তাঁহাদের আভরণপ্রভার কোটি-সূর্য-প্রকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চপল শিশ্মার, সর্প ও মংস্যাসমূহ বিদ্যাতের ন্যায় উহার চতুদিকে বিক্ষিণত হইয়া পড়িল এবং পাণ্ডাবর্ণ ফেনরাজি খণ্ড খণ্ড ভাবে ইতস্ততঃ বিকাণ হওয়াতে উহা হংস-সম্কুল শারদীয় মেষে পরিব,ত বলিয়া বোধ হইল। গমন-কালে গণগার প্রবাহ কোথার দু,তবেগে চলিল। কোন স্থলে কুটিল গতিতে, কোন স্থলে সম্কুচিত, কোথায় স্ফীত ও কোথায় বা মৃদ্যভাবে বহিতে লাগিল। কোন স্থলে বা তরশোর উপর তরশ্গাঘাত আরম্ভ হইল। কথন প্রবাহ-বেগ উধের্ব উন্থিত কখন নিন্দে নিপতিত হইয়া গেল। এইর পে সেই পাপাপহারক নির্মাল জাহুবীজল শোভা পাইতে লাগিল। ধরাতলবাসী ঋষি ও গন্ধবেরা গণ্গা শিবের উত্তমাণ্গ হইতে নিপতিত হইতেছেন দেখিয়া পবিচুবোধে স্পর্শ করিতে ল্যাগলেন। <mark>যাহারা শাপ-প্রভাবে উ</mark>ন্নত লোক হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহারা ঐ গণ্গা-সলিলে অবগাহন করিয়া শাপম্ভ হইল এবং মঙ্গলযুম্ব হইয়া প্নেরায় আকাশ-পথে প্রবেশপূর্বক স্বর্গলোকে গমন করিল।

লোকসকল গণ্গান্ধল অবলোকন মাত্র প্লোকত হইয়াছিল, তংপরে তাহাতে স্নানাদি সমাধানপূর্বক নিম্পাপ হইয়া অপেক্ষাকৃত আনন্দ লাভ করিতে লাগিল।

রাজবিধি ভগারিশ্ব দিব্য রথে আরোহণপূর্বক সর্বাহ্যে এবং গণগা তাঁহার পশ্চাং পশ্চাং চলিলেন। দেবতা শ্বামি দৈত্য দানব রাক্ষস গণ্ধর্ব যক্ষ কিন্তর অশ্সর ও উরগেরা জলচর জাবিজন্তুগণের সহিত তাঁহার অন্সরণে প্রব্র ইইলেন। সর্বপাপ-প্রণাশিনী স্রতর্গিগনী ভগারিশ্ব যে দিকে সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন। এক স্থলে অভ্যুতকর্মা মহর্ষি জহু যজ্ঞ করিতেছিলেন; গণ্গা গমনকালে তাঁহার সেই যজ্ঞ-শের স্বীয় প্রবাহে শ্লাবিত করিলেন। তম্পর্শনে জহু জাহুবীর গর্বের উদ্রেক ইইয়ছে ব্রিয়া রোষভরে তাঁহার জলরাশি নিংশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। এই অভ্যুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দেবতা, গণ্ধর্ব ও মহর্ষিগণ বারপরনাই বিস্পিত হইলেন এবং মহাত্মা জহুরে স্তুতিবাদ করিয়া কহিলেন, তপোধন! সরিশ্বরা গণ্গা আপনারই দুর্হিতা হইলেন; অতঃপর আপনি ই হাকে পরিত্যাগ কর্ন। মহাতেজা জহু দেবগণের এইর্প প্রতি্তনাহর বাক্য প্রবণে একাস্ত সম্ভূন্ট হইয়া কর্ণ-বিবর হইতে গণগাকে নিঃসারিত করিলেন। বংস! জহুর দুর্হিতা বলিয়া তদবিধ গণ্গার একটি নাম জাহুবী হইয়াছে।

অন্তর জাহবী জহুর কর্ণ-বিবর হইতে নিগ্রিইরা প্রেরায় ভগীরথের অন্গমন করিতে লাগিলেন এবং অবিলাস মহাসাগেরে নিপতিত হইয়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সগরসদতানগণের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ভগারিথ যে স্থানে ভাঁহার প্রপ্রের্বেরা মহার্ষ কপিলের কোপে ভস্মীভ্ত ও বিচেতন হইয়া নিপতিত আছেন, ভথার সবিশেষ যত্ন সহকারে গণ্গাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তথন দেবী জাহ্নবী স্বীয় সলিলে সেই ভস্মরাশি স্বাহিত করিলেন, যদি সহস্র সগরস্তানেরও পাপ ধ্বংস হওয়াতে স্বলোক লাভ হইল।

চত্বশ্বাদিংশ সার্গ ॥ এই অবসরে সর্বলোকপ্রভা ভগবান স্বয়ন্তা, রাজর্ষি ভগরিথকে সন্বোধনপ্রক কহিলেন, মহারাজ ! তুমি সগরের যগি সহস্ত্র প্রেকে উন্ধার করিলে। একণে যাবং এই মহাসাগরে জল থাকিবে তাবং উহারা দেবতার ন্যায় দ্যুলোকে অবস্থান করিবেন। অতঃপর গণগা তোমার জ্যোজা দ্রিতা হইবেন এবং তোমারই নামান্সারে ভাগরিখা এই নাম ধারণ করিয়া হিলোক মধ্যে প্রথিত থাকিবেন। ইনি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবর্তিত হইরাছেন, এই নিমিন্ত ই'হার আর একটি নাম হিপথগা হইবে মহারাজ ! তুমি একণে পিতামহগণের উদক্তিয়া অন্তোন করিয়া প্রতিজ্ঞাভার অবতরণ কর। তোমার প্রেপ্রের্ব বশস্বী ধর্মশিক বাজা সগর আপনার এই মনোরথ প্রণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তালি পর অপ্রতিমতেজা মহাত্মা অংশ্মান কৃতকার্য হন নাই। তৎপরে ম্যুক্তিলা তেজ্বী মন্ত্রা-তপশ্বী

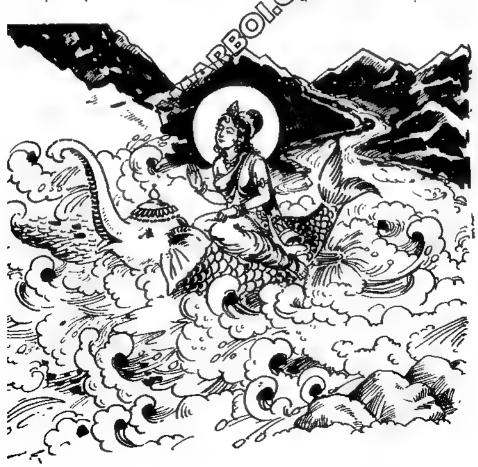

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষরধর্ম পরায়ণ তোমার পিতা মহাভাগ দিলীপও বিষ্ণলপ্রয়াস হইয়া লে।কান্তরিত হন। কিন্তু তুমিই আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। এক্ষণে সর্বন্ধ তোমার এই ষশ ঘোষিত হইবে। তুমি জাহবীকে ভ্লোকে অবতীর্ণ করিলে, এই কারণে তোমার নিন্দরই রক্ষলোক লাভ হইবে। ভগীরথ! এই গণগাজলে অশ্ভ কালেও ন্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই; অভএব তুমি ইহাতে অবগাহন করিয়া বিশ্বন্ধ হও এবং পবিত্র ফল লাভ কর। আমি এক্ষণে ন্বলোকে প্রন্থান করি। তুমি পিত্লোকের উদক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ন্বনগরে প্রতিগমন কর। তোমার মণগল হউক।

সর্বলোকপিতামহ রক্ষা রাজবি ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রাজা ভগীরথও বখাক্রমে ন্যায়ান,সারে পিতৃগণের তর্পণাদি করিয়া পবিরভাবে নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। প্রজারা তাঁহাকে লাভ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল; ভগীরথের বিরহ-জনিত শোক তাহাদিগের চিত্ত হইতে অপনীত হইরা গেল এবং 'রাজ্যের গ্রেভার কে বহন করিবে' এই ভাবনাও সম্পূর্ণ দ্বে হইল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট জাহবী-ব্তাশ্ত পরিক্তরে কীর্তন করিলাম; তোমার মণ্যল হউক। যিনি ত্রাহ্মণ করির বা ক্রেনির বর্ণকে এই আর্ফর যশশকর স্বর্গপ্রদ ও বংশবর্থক জাহ্বী-সংবাদ প্রেরণ করান, পিতৃগণ ও দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রতি হইরা থাকেন; আর ক্রিনি প্রবণ করেন, তাঁহার সকল মনোরথ সফল হয় এবং পাপ-তাপ বিদ্রিত ক্রেনির পরিবধিতি ও কীর্তি বিশ্তৃত হইরা থাকে। বংস! দেখ আমাদিগের ক্রেনিগেগ সন্ধ্যাকাল প্রার অতিক্রান্ত হইল।

পশুচমারিংশ সর্গা। রঘ্রুক্রী-তিলক রাম প্রে রাগ্রিতে মহর্ষি বিশ্বামিরের ম্থে জাহ্বী-সংক্রান্ত কথা প্রবণ করিয়া লক্ষ্যণের সহিত যারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাতে তিনি তাঁহাকে সন্বোধনপ্রেক কহিলেন, ভগবন্। গণগার অবতরণ ও তাঁহার দ্বারা সাগর-গর্ভ পরিপ্রেণ আপনি এই অত্যাশ্চর্ষ রমণীয় কথা কাঁতনি করিয়াছেন। আপনার এই কথা চিন্তা করিতে করিতেই প্লকের ন্যায় রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

অনন্তর বিশ্বামিত প্রাতে কৃতাহিক হইলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন!
নিশা অবসান হইয়াছে। অতঃপর আপনার নিকট অন্তর্ত কথা প্রবণ করিতে হইবে। আসনে, এক্ষণে আমরা ঐ পবিত্রসলিলা সরিন্বরা গণগা পার হই।
ঐ দেখুন, আপনি এ স্থানে আসিয়াছেন জানিয়া মহির্ষিগণ ছরিতপদে আগমন করিয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট আচ্ছাদনবৃত্ত একখানি নৌকা উপস্থিত হইয়াছে।
তখন মহির্ষি বিশ্বামিত রামের এইর্পে বাক্য প্রবণ করিয়া নাবিক-সাহাযো সকলকে
লইয়া গণগা পার হইলেন এবং গণগার উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অভ্যাগত
তপোধনদিগকে সম্চিত সংকার করিলেন।

জাহাবী-তটে উল্লিভ হইবামাত্র বিশালা নগরী সকলের নেত্রগোচর হইল। তথন বিশ্বামিত্র সেই সারলোকের নাায় স্বেম্য বিশালা নগরীর অভিমধে রামের সহিত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। বাইতে বাইতে ধীমান্ রাম করপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! এই বিশালা নগরীতে কোন রাজবংশ

বাস করিতেছেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার একাল্ড কোঁড্হল উপস্থিত হইয়াছে, বল্নে; আপনার মধ্যল হউক।

বিশ্বামির রামের এইর্প প্রশ্ন শ্নিয়া বিশালা-সংক্রান্ত প্রেবি্ত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, রাম! আমি স্বেপতি ইন্দের মুথে বিশালার কথা শ্নিয়াছি। এই স্থানে যের্প ঘটনা হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা কীর্তনি করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রে সত্যয্থে ধর্মপরায়ণ স্বরগণ এবং মহাবল-পরাক্রান্ত অস্বগণের এইর্প ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমরা কি উপায়ে অজর অমর ও নীরোগ হইব। এই বিষয় চিল্ডা করিতে করিতে তাহাদের মনে উদয় হইল যে আমরা ক্ষীরসম্র মন্থন করিলো আম্ত-রস প্রাশ্ত হইব, তল্বারাই আমাদিগের অভীন্টাসিম্প হইবে। দেবাস্বরগণ এইর্প অবধারণ করিয়া সম্দ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা মন্দর গিরিকে মন্থনদন্ড এবং নাগরাজ বাস্কিকে রল্জ্ব করিয়া ক্ষীরসম্র মন্থন করিতে লাগিলেন। সহস্র বংসর অভীত হইল। বাস্কি অনবরত গরল উল্গার ও দশন শ্বারা শিলা দংশন করিতে লাগিলেন। এই সম্পত্ত শিলা অনলসংকাশ বিষয়্পে প্রাদ্বর্ভিত হইল এবং উহার তেজে স্রাস্ক মান্ধের সহিত সম্দর্ম বিশ্ব দশ্ধ হইতে লাগিল।

মান্বের সহিত সম্দর্য বিশ্ব দশ্ধ হইতে লাগিল।

অন্তর দেবগণ শরণাথাঁ হইয়া দেবাদিদেব সিহাদেবের নিকট গমনপ্র্বক,
'র্দ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর' বালয়া শত্ব ক্রিন্তে লাগিলেন। তাঁহারা র্দ্রদেবের
শত্তি গান করিতেছেন, এই অবসরে ক্রিটেউগদাধর হরি তথার সম্পশ্থিত
হইয়া হাস্যম্থে ভগবান শ্লেপাণিকে কহিলেন, হে দেব! তুমি দেবগণের
অগ্রগণা, একণে ক্ষীরসম্দ্র মন্থন ক্রিন্তে করিতে অগ্রে যাহা উত্থিত হইয়াছে,
তাহা তোমারই লভা: অভ্যাব ক্রিয়া এই স্থানেই অবস্থান করিয়া বিষ গ্রহণ
কর। হরি ন্তিপ্রারিকে এইক কহিয়া তথার অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর শংকর বিক্তি এইরপে বাক্য শ্রবণ ও দেবগণের কাতরতা দশনি

অন্তর শঙ্কর বিষ্ঠি এইর,প বাক্য শ্রবণ ও দেবগণের কাতরতা দর্শন করিয়া তাঁণ্বধরে সমত হইলেন এবং অম্তের ন্যায় অক্রেশে হলাহল গ্রহণপ্রবাক্ত দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া অম্তকুণ্ড গমন করিলেন। দেবতারাও প্রবাহ সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মন্দর গিরি সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে অমরগণ গন্ধবাদিগের সমাভিব্যাহারে মধ্যস্দনকে কহিলেন, হে দেব! তুমি সকল জীবের, বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র গতি; অতএব এক্ষণে মন্দর পর্বাতকে রসাতল হইতে উন্ধার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। ভগবান হ্যীকেশ স্বরগণ ও গন্ধবাদিগের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া কমঠ-র্প ধারণ করিয়ো রহিলেন। তাঁহার শক্তি অভিবর মন্দরকে গ্রহণপ্রবাক্ত সাগব-গর্ভে শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার শক্তি অভিবর মন্দরকে গ্রহণপ্রবাক্ত সাগব-গর্ভে শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার শক্তি অভিবর মন্দরকে গ্রহণপ্রবাক্ত সাগর মন্বন করিয়াও স্বরগণের মধ্যবতী হইয়া স্বয়ং স্বহন্তে পর্বত-শিখর আক্রমণ-প্রবিক সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন।

সহস্র বংসর অতীত হইল। আয়্রেদিময় ধন্বতিরি দন্ডকমন্ডল্ব হন্তে
সম্দু-মধ্য হইতে গাগ্রোখান করিলেন। তদনন্তর শোভনকান্তি অপসরাসকল
উথিত হইল। মন্থন-নিবন্ধন (অপ্) ক্ষীরর্প নীরের সারভতে রস হইতে
উথিত হইল বলিয়া তদর্বাধ উহাদিগের নাম অপসরা রহিল। উহাদিগের সংখ্যা
যাট কোটি। এতিশ্ভিয় উহাদের পরিচারিকা যে কত তাহা কিছুই স্থির হইল না।
বংস! অপসরাসকল সম্দু হইতে উথিত হইলে কি দেবতা কি দানব কেহই

উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না; স্তরাং তদবধি উহারা সাধারণ স্ত্রী বলিয়াই পরিগণিত হইল।

অনন্তর সম্দ্রাধিদেব বর্ণের দ্বিতা স্রোর অধিষ্ঠান্ত্রী দেবতা বার্ণী উখিত হইলেন। বার্ণী উখিত হইরাই গ্রহীতার অন্বেশণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অস্বেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। স্তরাং তিনি স্বগণেরই আশ্রয় লইলেন। এই অপ্রতিগ্রহনিবন্ধন দৈতারা তদবিধ অস্ব এবং প্রতিগ্রহনিবন্ধন দেবগণ স্ব এই উপাধি লাভ করিলেন। বংস! দেবতারা সেই অনিন্দনীয়া বর্ণ-নিন্দনী বার্ণীকে পাইয়া বারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুট হইয়াছিলেন।

অন্তর ক্ষীরোদ সম্দ্র হইতে উচ্চৈপ্রেরা অধ্ব, কোঁস্ত্ভ মণি ও উৎকৃষ্ট অম্ত উথিত হইল। এই অম্তেরই নিমিন্ত সম্দ্রক্লে একটি তুম্ল বৃদ্ধ উপস্থিত হইরাছিল। দেবতারা দানবদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, বিশ্তর অস্র নিপাত হইতে লাগিল। তথন তাহারা আপনাদের পক্ষ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইল। প্রেরায় গ্রৈলোক্যমোহন লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে-মহাবল বিষ্ণু মোহিনী ম্তি ধারণপূর্বক অম্ত হরণ করিলেন। তংকালে যে-সকল অস্র প্রতিক্ল হইয়া তাহার অভিম্থে আগমন করিল, তিনি তাহাদিগকে চুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই ভীষণ সংখ্রামে দেবগণের হস্তে বিশ্তর অস্র বিনন্ট হইলে স্বরাজ ইন্দ্র ইহাদিগকে সংহার ও রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফ্লের মনে শ্রিক্রান্ত নির্বাত লাগিলেন।

ষট্চমারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দৈত্যজননী পিতি প্র-বিনাশ-শোকে নিতান্ত কাতর ইইয়া মর্রীচিতনয় কশ্যপকে কহিলেই ভগবন্! আপনার আম্বল্পেরা আমার প্রিদিগকে বিনাশ করিয়াছে। ধ্রমণ আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত ইইয়া, স্বপতিকে



নণ্ট করিতে পারে, এইর্প এক প্রে লাভের ইচ্ছা করি। নাথ! আপনি আমার গভে ঐর্প একটি পরে প্রদান কর্ন। মহাতেজা মহার্য কশাপ দ্রংখিতা দরিতা দিতির এইর্প প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যের্প ইচ্ছা, তাহাই হইবে। অতঃপর যে পর্যভত না পরে জন্ম, ভাবং পবিত্র হইয়া থাক। এই ভাবে সহস্র বংসর অতীত হইলে তুমি আমার প্রভাবে স্র্রপতি-সংহারসমর্থ এক প্রে অবশ্যই প্রসব করিবে। এই বলিয়া কশাপ পাপ শাশ্তির উদ্দেশে দিতির কলেবর করতলে মার্জনা ও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া শৃভ আশাবাদ প্রয়োগপ্রক তপস্যার্থ বারা করিলেন।

কশ্যপ প্রস্থান করিলে দিতি যৎপরোনাহিত সন্তুপ্ট হইয়া কুশপলব নামক এক তপোবনে গমনপূর্বক অভিকঠোর তপ আরুভ করিলেন। তিনি তপস্যায় মনঃসমাধান করিলে দেবরাজ নানাপ্রকারে তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। কখন অশ্নি কুশ কাণ্ঠ কখন বা ফল মূল জল, তাঁহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা, অবিচারিত মনে তাহাই আহরণ এবং তিনি পরিপ্রান্ত হইলে প্রমাপন্যেদন ও গাচ-সংবাহন করিতেন। এইর্পে নয়শত নর্বাত বংসর পূর্ণ হইলে দেবী দিতি পরম সন্তুণ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বংস! আর দশ বংসর অতীত হইলে সহস্ত্র বংসর তগঃকাল পূর্ণ হয়। এই সময়ের অবশেষ অবসান হইলে তুমি ভ্রাত্ম্বে দেখিতে পাইবে। দেখ, আমি যে পূর তোমার বিনাশে সাধনার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত প্রাত্মন্ত্রি বিনাদে সাধনার্থ প্রাথিনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত প্রাত্মন্ত্রি বিজয় মহোৎসব একত্রে উপভোগ করিবে। বংস! আমার প্রার্থনায় তোমার পিতা সহস্ত্র বংসর পরে পূর জন্মিবে আমাকে এইর্পেই বর দেন।

মধ্যাহকাল উপাস্থিত হইলে দৈতাজননী দেবরাজ পরেন্দরকে এইর্প কহিয়া শ্যার যে স্থলে মুস্তুক্ত থাপন করিতে হর তথার চরণ প্রসারণপ্র্বক নিদ্রায় অভিভাত হইলেন স্থাপন এইর্প ব্যতিক্তম দর্শনে তাঁহাকে অশ্রচি



বোধ করিয়া হাস্য করিলেন। মনোমধ্যে অপরিসীম হর্ষেরও উদ্রেক হইল। পরে তিনি এই স্বাধাগে তাঁহার ঝানি-বিবরে প্রবেশ করিয়া গর্ভাপিন্ড সম্তধা খন্ড খন্ড করিতে লাগিলেন। গর্ভাপ্থ অর্ভাক শতপর্ব বদ্ধ দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া সাম্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রোদন-শক্ষে দিতির নিদ্রা ভণ্গ হইয়া গেল।

অনন্তর ইন্দ্র ঐ বালককে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভদ্র! 'মা রুদ' রোদন করিও না, রোদন করিও না। কিন্তু ঐ গর্ভন্থ বালক কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। সে ক্ষান্ত না হইলেও ইন্দ্র কুলিশ-প্রহারে ভাহারে ছিল্লভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দিতি কহিলেন, ইন্দ্র! আমার গর্ভন্থ বালককে তুমি বিনাশ করিও না, এখনই নিগতি হও।

অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার বাক্য-গোঁরব রক্ষা করিবার নিমিন্ত বঞ্জের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্চলিপ্টে কহিলেন, দেবি! আপনি শয্যার যে স্থলে মুস্তক স্থাপন করিতে হয়, তথার চরণ প্রসারণপূর্বক অপবিত্র হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। আমি আপনার এইর প ব্যতিক্রম পাইয়া ভাবী শুচুকে সম্তধা ছেদন করিয়াছি। আপনি এক্ষণে আমার এই অপরাধ ক্রমা কর্ন।

সশ্তদমারিংশ সর্গা। দৈত্যজননী দিতি গভ সৈতথা খণ্ড খণ্ড ইইয়াছে প্রবণ করিয়া অতিশয় দৃঃখিত ইইলেন এক দুধি ব ইন্দ্রকে অন্নয়-বিনরপ্রক কহিলেন, বংস! আমারই অশ্লিষ-অস্তম্পর তুমি এই গর্ভকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ; ইহাতে তোমার অনুমান দোষ ক্ষিত ইইতেছে না। এক্ষণে ষাহা ইইয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। অতঃপ্রস্কৃতিয়ার এই কার্য ষাহাতে আমানের উভয়েরই প্রীতিকর হয়, তাহাই আমুক্তি কান্ত স্পৃহণীর। বংস! তংকৃত এই খণ্ডসণ্ডক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সশত বায় স্থানের রক্ষক হউক। এই সমসত দিবার প প্রেরা মার,ত নামে প্রসিম্প হইয়া বাতস্কন্থ নামক সাত লোকে সঞ্চরণ কর,ক। ইহাদের মধ্যে একটি রক্ষলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে থাকুক। অবশিষ্ট চারিটি তোমার আদেশে চতুদিকৈ কাল সহকারে সঞ্চরণ করিবে। তুমি ইহাদিগকে ব্লন্দন করিতে দেখিয়া 'মা রুদ' বলিয়াছিলে, এই কারণে ইহাদের নাম মারুত হইবে।

স্বরজে দিতির এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া করপ্টে কহিলেন দেবি! আপনি যের্প আদেশ করিলেন, ভাহা অবশাই হইবে। আপনার দেবর্পী আছাজেরা রক্ষালাক প্রভৃতি স্থানে রক্ষক রূপে অবস্থান করিবেন। বংস রাম! আমরা শ্নিয়াছি, দিতি ও ইন্দ্র সেই তপোবনে এইর্প অবধারণপার ক কৃতকার্য হইয়া স্রলোকে গমন করিয়াছিলেন। প্রকালে তিদশাধিপতি যে স্থানে অবস্থান করিয়া তাপসাঁ দিতির এইর্প পরিচর্যা করেন, ইহা সেই স্থান। বংস! অলম্বার গর্ভে ইক্ষাকুর বিশাল নামে ধর্মপাল এক প্র জন্মে। সেই বিশালই এই স্থানে বিশালা নামে এক প্রে নির্মাণ করেন। মহারাজ বিশালের প্র মহাবল হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পরে স্কারের পরে মহারাজ বিশালের প্র মহাবল হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পরে স্কারের পরে মহাপ্রতাপ সহদেব। সহদেবের কৃশান্ব নামে এক পরে জন্মে। স্কারের পরে মহাপ্রতাপ সহদেব। সহদেবের কৃশান্ব নামে এক পরে উপসের হয়। এই ক্যান্ব অতিশয় ধর্মনিন্ত ছিলেন। ইহারেই পরে সোমদন্ত। একণে এই সোম্বর্তার পরে নিতান্ত দর্লের প্রিয়ন্দর্শন স্মতি এই পরিতি বাস করিতেছেন। মসেরা ইক্ষাকুর প্রসাদে এই বিশালা নগরীর ন্পতিগণ অতি বলবান ধর্ম প্রাম্বর্তার করিব। কল্য তুমি রাজা জনকের আলরে উপস্থিত হিতে পারিবে।

রাজা জনকের আলয়ে উপাল্থত কৈতে পারিবে।

এদিকে বিশালা দেশের ক্ষিকৃতি স্মতি বিশ্বামিতের আগমন-সংবাদ পাইরা
উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের ক্ষিকৃতি তাঁহার প্রভাদ্গমন করিলেন এবং তাঁহাকে
কুশল জিজাসা করিয়া কৃতিলিপ্টে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আমার অধিকারমধ্যে আপনার শভোগমন হওয়াতে আমি একান্ড অনুগৃহীত হইলাম। আজি
আপনার দশনেই আমি ধন্য হইয়াছি।

জন্টদারিংশ সর্গ ॥ মহীপতি স্মতি এইরপ শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক মহরি বিশ্বামিচকে কহিলেন, ভগবন্! এই অসি ত্রণ ও শরাসন্ধারী দ্ই বীর করিকেশরিসদৃশ গতি এবং শার্দলে ও ব্যভতুলা আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ই'হারা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সূরূপ। দেখিতেছি এই দুই পদ্মপলাশলোচন কুমারের অন্ধ্যে অভিনব যৌবন শোভারও আবিভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদ্চ্ছাক্রমে ভ্লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্ব ও শশ্বর গগনতলকে স্পোভিত করেন, সেইর প ই'হারা এই প্রদেশকে যারপরনাই অলব্কৃত করিতেছেন। এই উভয়ের আকার ইশিগত ও চেম্টার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিল্লাসা করি, ই'হারা কিরুপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগ্রমন করিলেন? হে ভপোষন! আপনি ইহা সবিশেষে বল্বন, শ্রনিতে আমার একান্ড ইচ্ছা হইতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত বিশালাধিপতি স্মতির এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ রাম-লক্ষ্মণ-সংক্রান্ত ব্রান্ত আন্প্রিক বর্ণন করিলেন। শ্নিয়া স্মতি যংপরোনাস্তি বিশ্মিত হইলেন এবং অতিথি-রূপে অভ্যাগত সম্মানের সম্যক্ উপযুক্ত উভয় রাজকুমারকে সম্চিত সংকার করিলেন।

অনশ্তর রাম ও লক্ষ্মণ স্মৃতি-কৃত সপণা গ্রহণ ও বিশালায় নিশা যাপন করিয়া পরাদন মিথিলায় সম্পৃত্পিত হইলেন। মহর্ষিগণ জনক-নগরী মিথিলা দর্শন করিয়া উহার ভ্রসী প্রশংসা ও সাধ্বাদ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাম তহত্য উপবনে এক প্রোতন স্রেম্য নির্জন তপোবন নিরীক্ষণ করিয়া তপোধন বিশ্বামিয়কে কহিলেন, ভগবন্! ম্নিজন-সংস্তবশ্ন্য আশ্রম-সদৃশ এইটি কোন স্থান্? প্রে ইহা কাহারই বা তপোবন ছিল; বল্ন শ্নিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা করিতেছে।

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত রামের এইর্প বাক্য প্রবণ করিয়া কহিলেন, বংস! এইটি বাঁহার আপ্রম, যে কারণে ইহার এইর্প দ্রবস্থা ঘটিয়াছে, কহিতেছি, প্রবণ কর। এই দেব-প্রিজত দিব্যাশ্রম-সদূশ আপ্রমপদ প্রে মহাত্মা গৌতমেরই অধিকৃত ছিল। তিনি এই স্থানে অহল্যার সহিত বহুকাল তপসা৷ করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষি কোন কার্য প্রসংগ্য আপ্রম হইতে নির্গত ইইয়ছেন, এই অবসরে শচীপতি ইক্ষ স্থোগ পাইয়া গৌতম-বেশে অহল্যান্ত ইক্ষাইলে, এই অবসরে শচীপতি ইক্ষ স্থোগ পাইয়া গৌতম-বেশে অহল্যান্ত ইক্ষাইলে, এই অবসরে স্ক্রির! রাতপ্রাথী অত্কালের প্রতীক্ষা করে বিশ্বিক কারণে আমি এখনই তোমার সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি। দ্র্যতি অইক্যা স্বর্গতি ইক্ষই ম্নিবেশে আসিয়াছেন, ব্রিতে পারিয়া তাহার স্ক্রেটি-লোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

তোমার সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি। দুর্মতি উদ্বর্গ্যা সরপতি ইদ্রই ম্নিনবেশে আসিরাছেন, ব্রিতে পারিয়া তাঁহার স্ক্রেসি-লোভে তৎক্ষণাং সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি সন্তৃত্যমনে ইন্দ্রকে ক্রিকেলেন, দেবরাক্স! আমার অভিলাব প্রেইলেন। এক্ষণে এন্থান হইতে শীর ক্রেসিয়া বাও এবং গোতমের অভিশাপ হইতে আপনাকে ও আমাকে রক্ষা কর তিবন স্বেরাক্স ইবং হাসিয়া অহল্যাকে কহিলেন, স্ন্দরি! আমি বিশেষ প্রিটোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে স্বন্থানে চলিলাম। এই বিলয়া ইন্দ্র মহর্ষির তার ছারতপদে পর্ণকৃতীর হইতে নিক্রান্ত হইলেন। তিনি নিক্রান্ত হইবামার দেব-দানবগণের দ্রতিক্রমণীয় তপোবলসন্প্রে মহর্ষি গোতমকে তথিসালিলে অভিবেকক্রিয়া সমাপনপ্রেক সমিধ ও কুশহন্তে প্রদীত্ত পাবকের ন্যায় আশ্রমে প্রবিষ্ট ইতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে ইন্দের মৃথ দ্বান হইয়া গেল।

তখন সদাচারপরায়ণ মহর্ষি গোতম দ্বা্ত দেবরাজকে মানিবেশে নিজাত হইতে দেখিয়া রোখভরে কহিলেন, রে নির্বোধ! তুই আমার রাপ পরিগ্রহ করিয়া আমারই ভাষাসন্ভোগর্প অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল; অতএব আমার অভিশাপে এখনই তোর বৃষণ ভ্তলে শ্বলিত হইরা পড়িবে। মহার্য সরোষে এই কথা বলিবামার ব্রানিস্দান ইন্দের বৃষণ তৎক্ষণাৎ শ্বলিত ও ভ্তলে নিপতিত হইল। তিনি ইন্দুকে এইরাপ অভিশাপ দিয়া অহল্যাকেও কহিলেন, রে দাংশীলে! তোরও এই আশ্রমে অনাের অদ্শাা হইয়া ভস্মরাশিতে শয়নপা্র্বক বায়্মার ভক্ষণে কাল্যাপন করিতে হইবে। আবাকৃত কার্যের নিমিত্ত তোর অনা্তাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। এইরাপে বহা সহস্র বৎসর অতীত হইবে। এক সময়ে দশর্থতনয় রাম এই ঘার অরণাে আগ্রমন করিবেন। তুই লােভ ও মাহের বশ্বতিনী না হইয়া তাঁহার আতিথা করিবে, ভাঁহার আতিথা করিলে নিশ্রই তোর এই পাপ ধরংস হইয়া যাইবে। এইরাপ হইলে পা্নর্বার পা্র্বাণ প্রাণিত ও অমাের সহিত সাম্মলন হইতে পারিবে।

মহাতেজা মহর্ষি গোতম দৃঃশীলা অহল্যাকে এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমপদ পরিত্যাগপ্রেক সিন্ধ-চারণ-সেবিত প্রমর্মণীয় হিমাচল-শিখরে গিয়া তপ্যা করিতে লাগিলেন।

একোনপণ্ডাশ দর্যা। অনল্তর তিদশাধিপতি ইন্দ্র ব্যুণবিহীন হইয়া চকিতনয়নে আনি প্রভাতি দেবতা এবং সিন্ধ গন্ধর্ব ও চারণদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি মহাত্মা গৌতমের ক্লোধ উৎপাদন ও তপস্যার বিদ্যা সম্পাদনপ্র্বক দেবকার্য সাধন করিয়াছি। নতুবা তিনি দ্বীয় তপোবলে সম্পায় দেবস্থান অধিকার করিয়া লইতেন। ঐ মহর্ষি বিদ আমাকে অভিশাপ না দিতেন, তাহা হইলে তাহার তপঃক্ষয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারিত। কিন্তু আমি তাহার কোপে পড়িয়া ব্যুণহীন হইয়াছি এবং তাপসী অহল্যাও ন্বদোষের ফল ভোগ করিতেছেন। স্বুরগণ! দেবকার্য সাধন করাই আমার মৃথ্য উদ্দেশ্য; অতএব বাহাতে আমি প্রেরায় ব্যুণ লাভ করিতে পারি, তাদ্বিবরে যম্বান হওয়া তোমাদের কর্তব্য হইতেছে।

দেবতারা স্রপতি ইন্দের এইর্প বাকা প্রকৃতির মর্দ্গণের সহিত পিত্দেব-সমাজে সম্পশ্যিত হইলেন। তাঁহারা ত্রের উপন্থিত হইলে ভগবাম হবাবাহন কহিলেন, হে পিতৃদেবগণ! ইন্দ্র স্থেপহান হইরাছেন। দেখিতেছি, তোমাদিগের এই মেবের ব্যুণ আছে প্রতিএব তোমরা এই মেবব্যুণ গ্রহণ করিয়া অবিলন্দে ইন্দ্রকে প্রদান কর। এই মেব বৃষ্ণ আহা হইরাও তোমাদিগের প্রাতি উৎপাদনে সমর্থ হইবে। অক্সের যাহারা তোমাদিগের তুলি সাধনোন্দেশে এর্প মেব দান করিবে, অক্সের কলি লাভে তাহারা কথনই বিশ্বত হইবে না। পিতৃদেবগণ অন্নির এই পাবাকা প্রবণ্ধ ক মেবব্যুণ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রের ক্রিয়া

পিত্দেবগণ অণ্নির এই দুর্শি বাকা শ্রবণপূর্বক মেষব্যণ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রে সামিবেশিত, করিয়া√দিলেন। তদবাধ তাঁহাদিগেরও য'ড মেষ ভক্ষণের একটি নিয়ম হইল। বংস! ইন্দ্র মহাত্মা গোতমেরই তপঃপ্রভাবে মেষব্যণসম্প্রম হইয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই প্ণাক্ষা মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেবর্পিণী অহল্যাকে উম্পার কর।

অনশ্তর রাম লক্ষ্যণের সহিত গোতমের আশ্রমে মহর্ষি বিশ্বামিরের পশ্চাং পশ্চাং প্রবেশ করিলেন। তথার প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তপঃপ্রভাবে মহাভাগা অহল্যার প্রভা অধিকতর পরিবর্ধিত হইয়াছে: সতেরাং মন্ধার কথা দরের থাকুক, সালিহিত হইলে দেব দানবেরও দ্থি প্রতিহত হইয়া যায়। তাঁহার সৌল্ম্য সন্দর্শন করিলে বোধ হয় ধে বিধাতা সবিশেষ আয়াস শ্বীকার করিয়াই তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন। ফলতঃ অহল্যার রূপলাবণ্য অল্যোকসামান্য। তিনি মায়াময়ীর নায় বিশ্বয়কারিণী, ধ্মব্যাশ্ত প্রদীশ্ত অশ্নিশিষার নায়ে এবং ত্যারপরিবৃত মেঘাশ্তরিত পোর্ণমাসী শশী ও সার্বের প্রভার নায়ে একাশ্ত মনোহারিণী হইয়াছেল। অহল্যা মহর্ষির অভিশাপে রামের দর্শন-কাল অর্বিধ বিলোকেরই দ্নিরীক্ষা হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপের অবসান হওয়াতে বিশ্বামির প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

অনশ্তর রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হান্টমনে তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া রামের নিকট প্রণত হইলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবহিত্যনে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক আতিথ্য

করিলেন। দেবলোক হইতে প্রশেব্দিউ ও দ্যুদ্ভিধননি হইতে লাগিল। গাধব ও অম্সরাসকল এই ব্যাপার অবলোকনপূর্বক উৎসবে মান হইল। দেবতারা তপোবলবিশ্যুদ্ধা ভর্তুপরায়ণা অহল্যাকে সাধ্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অন্তর মহার্য গোতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানান্সারে রামের সংকার করিয়া সহধার্মণী অহল্যার সহিত পরম স্থে তপ্স্যা করিতে লাগিলেন। রামও গোতমকৃত সংকারে সবিশেষ প্রতি হইয়া মিখিলায় গমন করিলেন।

পশাশ লগা। অনন্তর রাম ও লক্ষ্যণ মহার্য গৌতমের আশ্রম হইতে উত্তর-প্রাস্য হইরা বিশ্বামিরের পশ্চাং পশ্চাং রাজা জনকের বজ্ঞাকেরে উপান্থত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপান্থত হইরা বিশ্বামিরকে কহিলেন, তপোধন! মহাত্মা জনকের যজ্ঞসম্দিধ অতি পরিপাটো হইয়াছে। দেখিতেছি, এই উপলক্ষে বেদাধ্যমনশীল বহুসংখ্য রাজাণ দিগ্দিগন্ত হইতে আগমন করিয়াছেন। ফ্রিনিবাসসকল অভ্যাগত ক্ষ্রিগণে পরিপূর্ণ ও বহুসংখ্য শক্টে সমাকাণ হইয়াছে। অতএব একণে আমাদিগকে বধার অবন্ধিত করিতে হইবে, আপনি এইর্প একটি ন্থান নির্ণয় কর্ন। তথ্য বিশ্বামির তাঁহাদের বাক্যান্সারে জনশ্ন্য জলসন্পল্ল নিবাস-স্থান নির্বাচন ক্রিয়া লাইলেন।

জনশ্না জলসন্পল্ল নিবাস-স্থান নিবাচন করিব লইলেন।

অন্তর বিশ্বশ্বতাবে রাজবি জনক প্রথি বিশ্বমিতের আগমনসংবাদ
পাইবামাত্র প্রোহিত শতান্দ ও কাছিল নেশকে অগ্নে লইরা অর্ছাহন্তে ছরিডপদে
তাঁহার প্রত্যুদ্গমনপ্রেক বিনীত তাই প্রো করিবেন। বিশ্বমিত জনক-প্রদত্ত
প্রো গ্রহণ করিয়া অন্ক্রমে আঁইছে, বজের এবং উপাধারে ও প্রোহিত দিগকে কুশল
জিজ্ঞাসিলেন। তংপরে তিনি স্লিকিতমনে শতানন্দ প্রভৃতি ম্নিগণের সহিত
সন্মিলিত হইলে, রাজা জনক কৃতাজালিপ্রেট তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্!
আপনি এই সমস্ত সহচর ঝবিগণের সহিত আসন গ্রহণ কর্ন। বিশ্বমিত্র
উপবিষ্ট হইলেন। প্রোহিত শতানন্দ, ঋত্বিক এবং মন্দ্রিগণের সহিত স্বরং
রাজা জনক ই'হারা সকলে তাঁহার চত্দিকে উপবেশন করিলেন। এইর্পে সকলে
উপবিষ্ট হইলে জনক বিশ্বমিত্রের প্রতি নেত্র নিক্ষেপপ্রেক কহিলেন, তপোধন।
অদ্য দেব-প্রসাদে আমার এই বজ্ঞ সফল হইল। আজি আপনকার দশনেই
বজ্ঞান্তানের সম্যুক ফল লাভ করিলাম। স্বরং ভগবান্ ব্যন ক্ষিবগের সহিত
বজ্ঞস্থলে আগমন করিরাছেন, তখন আমিও বারপ্রনাই ধনা ও অন্গৃহীত
হইলাম। মনীবিগণ স্বাদশ দিবস দীক্ষা-কাল নির্পণ করিরাছেন। ইহার অবসান
হইলেই আপনি বজ্ঞভাগ-লাভার্থী অমরগণের দশনি পাইবেন।

মহারাজ জনক প্রফালমানে মহার্য বিশ্বামিশকে এইর্প কহিয়া প্রনরার করপ্টে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই অসি ত্ল ও শরাসন্ধারী দূই বীর করিকেশরিসদৃশ গতি এবং শার্দলৈ ও ব্যভতুলা আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ই'হারা পরাক্তমে অমরগণের অন্রূপ এবং অশ্বনীকুমারের ন্যায় স্রূপ। দেখিতেছি, এই দূই পদ্মপলাশলোচন কুমারের অপ্যে অভিনব যৌবন-শোভারও আবিভাব হইয়াছে। বােধ হইতেছে যেন, দ্যুলোক হইতে দ্ইটি দেবতা যদ্ছাক্তমে ভ্লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য ও শশ্বর গগনতলকে স্শোভিত করেন, সেইর্প ই'হারা এই প্রদেশকে ধারপরনাই অলগকৃত করিতেছেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই উভয়ের আকার, ইণ্গিত ও চেণ্টার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। একণে জিজ্ঞাসা করি, এই কাকপক্ষধারী বীরবৃগল কাহার পরে? কির্পে ও কি কারণেই বা এই দ্রগম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? তপোধন! আপনি সবিশেষ বলনে, ইহা শ্নিতে আমার একান্ত কোড্হল হইতেছে।

মহার্য বিশ্বামিত্র জনকের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই যে দৃইটি কুমারকে দেখিতেছেন, ই'হারা রাজা দশরপের আছাজ। মহার্য রাম ও লক্ষ্যণের এইর্প পরিচয় দিয়া তাঁহাদের সিন্দাশ্রম-নিবাস, রাক্ষসবিনাশ, অকুতোভয়ে দ্বর্গম পথে আগমন, বিশালা-দর্শন, অহলার শাপোন্ধার, গোতম-সমাগম ও হরকার্ম্কে নিরীক্ষণার্থ আগমন, রাজা জনককে আন্দ্র্বিক এইসকল সংবাদ নিবেদন করিলেন।

একপথাশ সর্গা। অনন্তর তপঃপ্রভাবপ্রদীণত মহর্ষি গোতমের জ্যোষ্ঠ প্রে
তেজন্বী শতানন্দ ধীমান বিশ্বামিরের মুখে জননীর শাপমোচন-ব্রান্ত প্রবণ
করিয়া বংপরোনান্তি আনন্দিত এবং অস্কুলভ রাম-সন্দর্শন-লাভে সাতিশয়
বিশ্মিত হইলেন। তথন তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে বিশাসের আসনে নিবয়
দেখিয়া বিশ্বামিরকে সন্বেধনপর্কে কহিলেন, ক্রিপ্রের্মা দিরাছেন? সেই তাপদী
কি এই সর্বজনবন্দনীয় রামচন্দ্রকে বন্দ জ্রুপ্রির্মা দিরাছেন? সেই তাপদী
কি এই সর্বজনবন্দনীয় রামচন্দ্রকে বন্দ জ্রুপ্রির্মা দিরাছেন? সেই তাপদী
করিয়াছিলেন? দেবরাজ তহিরে প্রতিপ্রক্রিক্রাচিত আচরণ করেন, আপনি সেই
ক্রান্ত ইংহাকে ত কহিয়াছেন প্রকর্মণ করেনী রামের প্রসাদাং শাপম্ক
হইয়া আমার পিতার সহিত্ কি সমাগত হইয়াছেন? তেজন্বী রাম আমার
পিত্-প্রদত্ত প্রেলা ন্বীকার করেনা ত এন্থানে আগমন করিয়াছেন? ইনি আশ্রমে
গিয়া প্রলা গ্রহণপূর্বক দেই প্রশাতমনা মহর্ষিকে কি অভিবাদন করিয়াছিলেন?

বচনবিশারদ মহার্য বিশ্বামির গোতমতনয় শতানন্দের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! যাহা কর্তব্য, কিছুই বিক্ষাত হই নাই। জ্বমাণিনর রেণ্কার ন্যায় তোমার জননী অহল্যা তপদ্বী গোতমের সহিত সমাণতা হইয়াছেন। শতানন্দ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন, প্রেরোন্তম! তুমি ত নির্বিঘ্যে আসিয়াছ? এই অমিতপ্রভাব মহর্ষির সহিত তোমার আগমন আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছে। যাহার অতিস্ভিত্ত কর্যে অতি আশ্চর্য, যিনি তপোবলে রক্ষার্ষত্ব আধকার করিয়াছেন, সেই কোশিক আমাদিগের উভয়েরই হিতকারী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। রাম! এই কঠোরতপা বিশ্বামির তোমার রক্ষক, সভেরাং এই ভ্লোক্মধ্যে একমার তুমিই ধন্য। এক্ষণে এই মহাত্মা কোশিকের ষের্প তপোবল এবং যে প্রকারে ইনি রক্ষার্যত্ব লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর।

প্রবিগলে কুশ নামে কোন এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্ প্রজাপতির পরে। তাঁহার আত্মজের নাম কুশনাভ। কুশনাভ মহাবল-পরাক্লাত ও অতি ধার্মিক ছিলেন। কুশনাভের পরে গাধি। মহাতেজা বিশ্বামির সেই গাধিরই আত্মজ। এই কৃতবিদ্য ধর্মশীল মহার্মি প্রে বহুকাল শর্দমন ও প্রজাগণের হিতসাধনপ্রেক রাজ্য পালন করেন। একদা ইনি চতুরণিগণী সেনা সমভিব্যাহারে অবনী পরিশ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছিলেন এবং ক্লমশঃ বহুসংখ্য

নগর রাদ্য নদী পর্বত ও আশ্রম পর্যটন করিতে করিতে পরিশেষে বশিষ্ঠদেবের তপোবনে উপস্থিত হন। তথার উপস্থিত হইরা দেখিলেন, উহা বিবিধ মৃগ এবং সিন্ধ গন্ধর্ব কিলর ও চারণগণে নিরন্তর পরিপূর্ণে রহিয়াছে। হরিণসকল প্রশানতভাবে ইত্সততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। ফলপ্রেপাপশোভিত লতাজালজড়িত তর্রাজি উহার চতুর্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে। দেব দানব রক্ষার্য ও দেবর্ষিগণ উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন। তপঃসিত্থ হাতাশনস্বকাশ স্বয়ন্ত্র-সদ্শ খ্যাপণ এবং নির্দোষ জিতেন্দির জপহোমপরারণ বালখিলা ও বৈখানসেরা ইহাতে সততই বিদামান আছেন। ই'হাদিগের মধ্যে বেহ সলিলমান পান কেহ বার্মার কেহ শার্ণ পর্ণ এবং কেহ কেহ বা ফলমাল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন। বিশ্বামিন্ত স্বিতীয় জন্মলোকের ন্যার বশিষ্ঠের সেই আশ্রমপদ অবলোকন করিয়া বারপরনাই প্রীতি লাভ করিলেন।

**বিপঞ্জ'শ সর্গা**য় অনুষ্ঠর মহাবল বিশ্বামির ঋষি**শ্রেণ্ঠ** বশিষ্টের সহিত সাক্ষাংকার করিয়া আনন্দিত চিত্তে বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠও ভাঁহাকে স্বাগত প্রশ্নপার্ক জ্বাস্ত্র উপবেশনার্থ আসন আনয়নের আদেশ দিলেন এবং তিনি উপবেশন ক্রেসে বিধানান,সারে ফলম,লাদি আনরনের আদেশ দিলেন এবং তিনি তপবেশন ক্রেলে বিধানান,সারে ফলম,লাদি দ্বারা তাঁহার প্রেলা করিলেন। মহারাজ বিশ্বনিক্ত মহার্য-প্রদন্ত প্রেলা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ক্রমান্বরে তপস্যা আশ্বের ক্রিলা ও আশ্রমন্ব পাদপস্ম,হের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রিলিটদেবও তাঁহার প্রশেনর প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার বাকোর প্রত্তিত্বর দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! কেমন তোমার সর্বাণগাঁণ মণ্গল ত ত্রিম ধর্মান,সারে প্রজারঞ্জনপর্বক ন্পতির স্মর্নিত ব্রতি অন,সারে করিয়া ভর্ণ করিয়া থাক? তাহারা ত তোমার আজ্ঞাপালনে পরাক্ষ্ম নহৈ? হে শত্রনিস্দন! তুমি ত বিপক্ষ হইতে জয়শ্রী অধিকার করিতে পারিয়াছ? তোমার চতুরপ্য সৈন্য, ধন্যগার, মিশ্র ও পত্র-পৌরগণের ত মঞ্চল? বিশ্বামির এইর প জিজ্ঞাসিত হইরা বিনীত বশিষ্ঠকে আনু,প্রবিক সমস্ত বিষয়ের কুশল নিবেদন করিলেন। পরে তাঁহারা কথাপ্রসঞ্গে বহুক্ষণ অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রতি ও প্রসম হইলেন। অন্তর ভগবানু বশিষ্ঠ সহাসামুখে বিশ্বামিত্তক কহিলেন, মহাবল! আমি এই চতুর্রণাণী সেনার সহিত তোমার আতিথ্য সংকার করিব, তুমি এই বিষয়ে সম্মত হও। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ অতিথি ও সর্বপ্রথন্নে পঞ্জনীয় হইতেছ। অতএব তুমি মংকৃত আতিখাসংকার গ্রহণ করিছে স্বীকৃত হও। বিশ্বামির বশিষ্ঠদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন<u>ু</u> আতি**খ্যের** প্রস্তাবনাতেই আমার আতিথ্য করা হইল। আপনি আমার প্রন্ধনীর। আপন্যর দর্শন এবং এই আশ্রমের ফলসূলে পাদ্য ও আচমনীর স্বারা আমি যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি, আপনাকে নমস্কার। আমি চলিলাম। অতঃপর আমাকে নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন। ধীমান বিশ্বামিত্র এইর প কহিলে ধর্মিষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বারংবার তাঁহাকে আতিখ্য গ্রহণে অন্যরোধ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বর্যামত্র আর অস্বীকার করিতে না পারিয়া কহিলেন, ভগবনা! ভাল, আপনার যের প ইচ্ছা, ভাহাই হইবে।

অনশ্তর বশিষ্ঠ বিশ্বামিরকে নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত করিয়া পাপহন্ত্রী বিচিত্রবর্ণা হোমধেন্কে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, শবলে! তুমি একবার শীঘ্র আইস। আসিয়া আমার একটি কথা শ্লিনা বাও। দেখ, আজি আমি উৎকৃষ্ট ভক্ষা ভোজা দ্বারা এই চতুরখিগণী সেনা সমভিব্যাহ্ত মহারাজ বিশ্বামিরের আতিথা করিব। অতএব তুমি রাজার বোগ্য ভোগ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর। কানদে! অদ্য মধ্রাদি ছয় রসের মধ্যে যিনি যাহা চাহেন, তুলি আমার প্রতিত সম্পাদনার্থ প্রচ্ব পরিমাণে তাঁহাকে তাহাই দেও। শীঘ্র সরস ভক্ষা পেয় লেহ্য চোষ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্বোর সৃষ্টি কর।

বিপশ্বাদ্ধ স্থান্থ কামদা শবলা মহার্ব বাশিন্টের এইর্প আদেশ পাইয়া যাহার যে দ্রব্যে অভিরুচি তাহাকে অবিলন্ধে তাহাই প্রদান করিতে লাগিল। ইক্ষ্ণ, মধ্ন, লজে, উৎকৃট গোড়ী মদ্য, মহাম্ল্য পানীর, বিবিধ ভক্ষ্য, পর্বতাকার উষ্ণ অল্লরাম্যি, পারস, স্প, দ্যিকুল্যা এবং স্ক্রাদ্ধ্-থা-ভবপ্র্ব বহুসংখ্য রক্ষতময় ভোজন-পার ইচ্ছামারে স্থিতি করিল। তখন সেই হ্ল্টপ্রত-জনভ্রিপ্ট ন্পস্নার, মহার্যকৃত আতিথ্য সংক্রের প্রারত্বত হইয়া সবিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বয়ং মহারাজ বিশীমরও প্রধান অক্তঃপ্রেচর ভ্ত্যে, রাহ্মণ, প্রোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও ক্রেম্বর্গের সহিত সমাদ্ত ও সংকৃত হইয়া যারপরনাই সন্তে আভ করিলেন করিলেন কর্নে মন্ত্রিক করিতে হয় তাহা বিশক্ষণ অবগত আছেন। আহিৎ স্ক্রেমার এই অতিথিসপর্যায় অপর্যাশত আনক্ষণ অবগত আছেন। আহিৎ স্ক্রিমার এই অতিথিসপর্যায় অপর্যাশত আনক্ষণ লাভ করিলাম। এক্ষণে স্ক্রেমার একটি প্রার্থনা আছে, শ্রবণ কর্ন। আমি আপনাকে লক্ষ্ণ ধেন্ দ্রিতিইং আপনি তাহার বিনিমরে আমায় এই শবলা দান কর্ন। আপনার এই ধেন্টি রম্বিশেষ। রম্বে রাজারই স্বামিছ আছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমায় এই শবলা দান কর্ন। ন্যায়ান্সারে ইহাতে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার বর্তিরাছে।

ম্নিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ রাজবি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি লক্ষ কি শতকোটি ধেন্দেও, অথবা প্রচরের রঞ্জভারই প্রদান কর, আমি কোনমতেই শবলা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। শবলা পরিত্যাগের পারী নহে। মহাত্মার কীর্তির ন্যার এই ধেন্ নিয়তকাল আমার সংগে রহিয়াছে। ইহা হইতে আমার হব্য কব্য ও প্রাণবারা নির্বাহ হইয়া থাকে। অশিনহোত্ত বলি ও হোম ইহার সাহাযোই সম্পন্ন হয়। শ্বাহাকার ও বঘট্কার-সাধ্য খাগ্যজ্ঞ এবং বিবিধ বিদ্যা ইহারই আয়ন্ত। মহারাজ! আমি সভাই কহিতেছি শবলা আমার সর্বস্ব। ইহারে দেখিলেও আমি স্থী হই। এক্ষণে এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে এই ধেন্ প্রদান করিতে পারিব না।

বচনবিশারদ রাজিধি বিশ্বামিত বিশ্বত কতৃক এইর প অভিহিত হইয়া প্নবার নিবল্ধাতিশয় সহকারে কহিলেন, তপোধন! আমি আপনাকে শ্বর্ণশৃত্থল ও গ্রীবাবন্ধন্যক কুশভ্,ষিত উৎকৃষ্টবর্ণ চতুর্দশ সহস্র মাতেপা, বাহ্মীকাদি দেশজাত সংকুলোৎপয় বেগবান এক সহস্র দশটি তুর্বণা, শেবতাশব-চতুষ্ট্র-পরিশোভিত কিভিক্ণী-জাল-মণ্ডিত আটশত হেময়য় রথ, তর প ও নানাবর্ণ কোটি ধেন, এবং যাবৎসংখ্য মাণ্-কাঞ্চন প্রার্থনা করেন সম্বর্ষ

দিতেছি, আপনি আমাকে এই ধেনা প্রদান করনে।

মহিষি বিশিষ্ট বিশ্বামিতের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কোনমতেই শবলা দান করিতে পারিব না। শবলা আমার ধন ও রর এবং শবলাই আমার জ্বীবনসর্বস্ব। ইহা হইতে প্রভৃত দক্ষিণা দান সহকারে দশ ও পোর্ণমাস-যজ্জসকল সাধিত হয় এবং ইহা হইতে আমার অন্যান্য দৈবী কিয়াসকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহারাজ! অধিক আর কি, আমি কোনমতেই তোমাকে শবলা দান করিতে পারিব না।

চতুংপণ্ডাশ সর্গা। অনন্তর বিশ্বামিত মহার্ষ বাশ্চাকে স্বীর প্রার্থনা প্রেণে একান্ত অসমত দেখিয়া বলপ্রেক ধেন্ লাইয়া চালজেন। তথন ধেন্ আশ্রম হইতে নীত হইয়া গলদশ্রলোচনে শোকাকুলিত ও দৃঃখিত মনে চিন্তা করিল, মহার্ষ কি যথার্থতই আমারে পরিত্যাগ করিলেন! রাজপরিচারকেরা কেন আমাকে আকুল করিয়া লইয়া যার। আমি সেই মহান্বার এমন কি করিয়াছিলাম যে তিনি আমাকে একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত জানিয়াও নিরপরাধে ত্যাগ করিতেছেন।

শবলা বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ তিইর প চিন্তা করত সেই বহুসংখা রাজভাত্যদিগের হলত আছিল করিয়া ভিজনবী মহবির নিকট বায় বেগে গমন করিল এবং তাঁহার সন্মুখে দণ্ডাক্ষেম হইরা মেন্তের নাার গন্তীর লবরে সজলনয়নে কর্ণবচনে কহিল, ভগজনি রাজভাত্যেরা কেন আমাকে আপনার নিকট হইতে লইরা যায়? এখন কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? ব্রহ্মির বিশিষ্ট দুঃখিনী ভর্মেটি ন্যায় শোকাকুলা শবলার এইর প বাক্য প্রবণ করিয়া কহিলেন, শক্ষেম আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি না এবং তুমিও আমার কিছুমাত অপকার কর নাই। এই মহাবল মহাপাল বলপ্রক

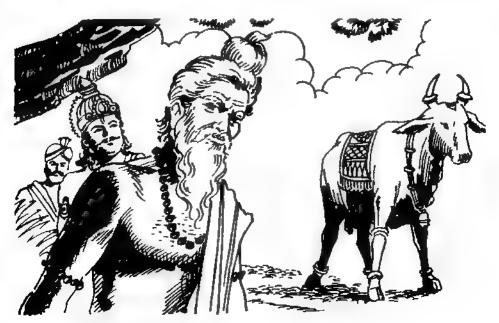

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছেন। আমার বল ই'হার তুলা নহে। দেখ ই'হার এই হস্তাশ্বরখসঞ্চল ধন্জপটসমাকীর্ণ পরিপূর্ণ সেনা রহিয়াছে। ইনি আমা অপেকা বলশালী। ইনি রাজা, বলবান রাজা, ক্ষরিয় ও প্থিবীর অধীশ্বর। বিশেষতঃ অদ্য ইনি আমার আশ্রমের অতিথি হইয়াছেন। অতিথিকে বধ করা যাক্তিসিন্ধ নহে।

শ্বিধেন্ শবলা বিশিষ্ঠ কর্তৃক এইর্প অভিহিত হইয়া বিনীত বাক্যে কহিল, তপোধন! ক্ষান্তিয়ের বল খংসামান্য এবং রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অধিক বলসম্পন্ন, সন্দেহ নাই। রাহ্মণের বল অলোকিক বলিয়াই প্রথিত আছে। রহ্মন্! আপনার শক্তি অপরিছেদ্য এবং আপনার তেজ একান্ত দ্রাসদ। বিশ্বামির মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও আপনার অপেক্ষা কখনই বলবান্ হইবেন না। মহবে! আমি বহ্মার ন্যায় অত্যাশ্চর্য কার্য করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকেই নিয়োগ কর্ন। আমি ঐ দ্রান্থার দপ্র, বল ও বন্ধ সম্দেই চ্প্রির।

মহাযশ্য বিশন্ত শবলার এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শবলে! তবে তুমি বিশ্বমিত্রের সৈন্য বিনাশের নিমিত্ত অবিলাশের সৈন্য স্থিত করে। শবলা বিশন্তের আদেশ পাইয়া সৈন্য স্থিত করিছে লাগিল। সে হন্বা রব পরিত্যাগ করিবামার বহুসংখ্য পহাব নামক দেক্তি সেনা উৎপন্ন হইল। উহায়া উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বমিত্রের সাক্ষাতে তাঁহরে সেনা সংহার করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বমিত্রও ভাষভরে নেরুত্বর বিশ্বমিত্র করিয়া বিবিধ অন্য প্রয়োগ-প্রক পহারদিগকে বিনাশ করিছে দিখিয়া প্নর্বার ভীষণম্তি যবনদিগের সহিত শক জাতীয় সৈন্য মৃতি করিল। ইহায়া মহাবীর্য, তীক্ষা আস ও পট্টিশধারী, পতিবর্গ ও বিশেবামত্রের বিশ্বমিত্রের বিশ্বমিত্রের সৈন্যে রণজ্মি পরিপ্রতি হইয়া গেল। ইহায়া রণক্ষেত্র প্রদীশ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বমিত্রের সৈন্যাদিগকে করিয়া অন্য পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহায়াজ বিশ্বমিত্রও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অন্য পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহায়াজ বিশ্বমিত্রও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অন্য পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যবন কান্বোজ ও বর্বরেয়া তাঁহায়ে অন্যত একানত আকুল হইয়া উঠিল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গা। তথন মহার্ষ বাশিষ্ঠ স্বীয় সৈনাগণকে বিন্বামিরের অক্ষে একান্ত আকুল ও বিমোহিত দেখিয়া শবলারে কহিলেন, শবলে! তুমি যোগবলে প্রেবার সৈন্য স্থিত কর। অনন্তর শবলা হ্রুকার পরিত্যাগ করিবামার দিবাকরের ন্যায় প্রথরম্ভি কান্বোজ্ঞ সৈন্য উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাহার আপীনদেশ হইতে বর্বর, যোনিবিবর হইতে যবন, অপান হইতে শক ও রোমক্প হইতে কিরাত ও হারীত সৈন্য জন্মিল। এই সমস্ত ন্লেচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিরের পদাতি হস্তী অন্ব ও রথের সহিত সম্দের সৈন্য নিপাত করিল।

তদদর্শনে মহারাজ বিশ্বামিত্রের শত পত্র বিবিধ আর্থ ধারণপ্রবিক ক্রোধাবিষ্ট মহার্য বিশিষ্টের অভিমুখে ধাবমান হইল। বিশিষ্টদেব ভাহাদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক হ্রুকার পরিতাগে করিলেন। তিনি হ্রুকার পরিত্যাগ করিবামাত্র বিশ্বামিত্রের আত্মজেরা অন্ব রথ ও পদাতির

সহিত তংক্ষণাং ৬ মীভূত হইয়া গেল।

তথন বিশ্বামিত আত্মজগণকে সসৈন্যে নিহত দেখিয়া লাজ্জ্তমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তরুজা-বেগ-পরিশান্য মহাসাগর, রাহ্গ্রুন্ত দিবাকর এবং ভানদংগ্র উরগের ন্যায় তিনি একান্ত নিম্প্রভ হইয়া গেলেন। তনয়েরা সসৈন্যে সমরাজ্ঞানে শয়ন করাতে ছিল্লপক্ষ পক্ষীর ন্যায় নিতান্ত দৃঃখিত এবং শারীরিক ও মানসিক শান্তর অবসান হওরাতে ব্যরপরনাই উৎসাহশ্ন্য ও নিবিশ্ব হইলেন। অনন্তর তিনি গত্যান্তরবিরহে অবশিষ্ট একমাত্র প্রেকে ক্ষর্থমা অন্সারে রাজ্যপালনের আদেশ দিয়া অরণ্য প্রন্থান করিলেন এবং কিল্লরসেবিত ও উরগপরিবৃত হিমাচলের একসান্তর্শ উপাস্থিত হইয়া ভগবান্ ব্যোমকেশকে প্রসল্ল করিবার নিমিন্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এইর্পে কিছুকাল অতীত হইলে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সমক্ষে প্রাদ্ভ ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি কারণে তপঃসাধন করিতেছ? বল; তোমার কি বলিবার আছে। আমি বর প্রদান করিবার বাসনার আসিয়াছি। কির্প বরেই বা তোমার অভিবাব, প্রকাশ কর। তথন মহাতপা বিশ্বামির মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতিপ্রসম হইয়া থাকেন তাহা হইলে সাপোপাপা মধ্যের সহিত সরহস্য ধন্বেদ আমারে প্রদান কর্ন। দেব দানব বক্ষ রক্ষ মেন্ট্রি ও মহর্বিলোকে যে-সমস্ত অস্ম আছে, তংসম্দেরই আমাতে স্ফ্রি লাভি কর্ক। হে দেব! এই আমার প্রাথনীয়। আপনার প্রসাদে যেন ইহ্ কিল হয়। তথন হিনয়ন তথাস্তু বিলয়া তথা হইতে অলতধান করিলেন্তি

বিশ্বামিত্র ক্ষাত্র জাতি বাল্লয় বভাবতই গাবিত ছিলেন, একণে দেব-প্রভাবে অস্থানত করিয়া দেশে বিশিল্প ইইলেন। তিনি পর্বকালীন সম্দ্রের ন্যায় বলবাথে পরিবধিত ইইবেন। বিশ্বামিত্র এইবারে মহর্ষি বিশিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমার হতে নিধন প্রাণ্ড ইইবেন। বিশ্বামিত্র এইব্পে স্থির করিয়া প্নবার বিশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশপ্রিক অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভাঁহার অস্ত্রতেজ্ব তপোবন দেখ ইইতে লাগিল। তত্দশলে মানিগণ ভীতমনে চতুদিকে পলায়ন ক্ষাত্রতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমক্ষ শিষ্য ও ম্গপক্ষিসকল আফুলিত মনে চারি দিকে ধাবমান হইল। এইর্পে সেই আশ্রমপদ শ্নাপ্রায় হইয়া ম্হ্তেকাল কাল্ডারসদ্শ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তথন বিশ্বামিত্রক ইয়া ম্হ্তেকাল কাল্ডারসদ্শ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তথন বিশ্বামিত্রক করিতেছি। এই বাল্যা তিনি রোষক্ষায়িত লোচনে বিশ্বামিত্রক কহিলেন, রে নরাধম। তুই অতি দ্রাচার ও মার্খ। তুই যখন বহুকালের এই আশ্রমকে উচ্ছেদ করিলি তথন ভোরে আর বড় জাবিত থাকিতে হইবে না। এই বলিয়া তিনি প্রলাকালের বিধ্ন পাবকের নাায় ক্রাঙ্গে প্রজ্বলিত হইয়া ন্বিতীয় যমদন্ডসদ্শ দন্ত উদ্যত করিলেন।

ষট্পপাশ সর্গ ॥ মহাবল বিশ্বামিত্র বাশন্তের এইর্প ব্যক্ত শ্রবণপ্র্বক 'তিন্ঠ তিন্ঠ' বলিয়া আন্দের্যান্ত নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দশনে মহধি দ্বিতীয় কালদন্ডের ন্যায় রক্ষদন্ড উদ্যুত করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম!

এই ত আমি দন্ডায়মান রহিয়াছি। তোর কতদরে বল এখনই তাহা প্রদর্শন কর। তপোবলে অস্প্রলাভ করিয়া তোর মনে যে গর্বের অ্যাবিভাব হইয়াছে. আমি এই দভেই তাহা দরে করিব। রে কুলপাংশন! বিপলে ব্রহ্মবলের সহিত তোর ক্ষরিয়বলের তুলনাই হয় না। এখন তুই আমার সেই অলৌকিক বল অবলোকন কর। এই বলিয়া তিনি ষেমন জল স্বারা জ্বলন্ত অণিন নির্বাণ করে সেইর:প রক্ষদ-ড দ্বার: বিশ্বামিরের সেই ভীষণ আন্দেরাদ্র নিবারণ ক্রিলেন। তথন গাধিনন্দন অধিকতর কুপিত হইয়া বার্ণ, রোদ্র, ঐন্দ্র, পাশ্বপত ঐষীক, মানব, মোহন গান্ধর্ব, স্বাপন, জ,স্ভণ, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ দার্ণ, দৃর্জায়, বন্ধু, রহ্মপাল, কালপাশ, বার্ণপাশ, রাদুপ্রিয় পিনাক, শৃদ্ধ ও আর্দ্র অর্ণান, দণ্ড, পৈশাচ ও ক্রোঞ্চান্ত এবং ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্কৃচক্র, বায়ব্য, মথন, इर्जाभव, भाक्तिप्यव, कथ्कान, भावन देवनाथव अञ्च, मात्रुन कानान्त्र, हिम्यून, কাপাল ও কৎকণ প্রভৃতি অস্ত্রসমস্ত বণিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তন্দর্শনে সকলেই বংপরোনাস্তি বিক্ষিত হইল। মহর্ষি বিশ্বর্ত একমাত্র রহ্মদন্ড ম্বারা বিশ্বামিন্ত-নিক্ষিণত অস্তজাল নিরাস করিয়া দিলেন। অনস্তর কৌশিক তাঁহার প্রতি ব্রহ্মান্ত নিকেপ করিলেন। অণ্নি প্রভূতি দেবগণ দেবর্ষিগণ গন্ধর্বাগণ ও উরগগণ ব্রহ্মান্ত ত্যাগ করিতে দেখিষ্ট্র(ভ্রকান্ত উন্বিণন হইলেন। সমস্ত লোক নিতাশ্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখুৰ সুনৰ বিশ্ভ ব্ৰহ্ম তেজোবাভ ব্রহ্মদণ্ড ন্বারা সেই মহাঘোর ব্রহ্মান্তও নির্মের করিলেন। তংকালে তাঁহার মাতি ত্রিলোকের লোমহর্ষণ ও অতিভাষিত হুইতে অণিন-স্কর্লাকা নির্মাত হুইতে লাগিল। নির্বায় ব্যায় করিল। বিধাম বহির নায় জালিল। নির্বায় ব্যায় করিল। ন্যায় জনলিয়া উঠিল।

ন্যার জন্বলের। ডাওল।
অনশ্তর মানিগণ এই কেশার নিরীক্ষণপূর্বক বশিষ্ঠকে শতব করিয়া
কহিলেন, তপোধন! একটি শ্বীর মহিমার রক্ষান্ত-তেজ সংবর্গ কর্ন। উহা
শত্র প্রতি প্রয়োগ করিলে আপনার বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। স্তরাং
প্রতিসংহার করাই প্রেয় হইতেছে। আপনি এই মহাবল বিশ্বামিরকে যারপরনাই
নিগ্রহ করিলেন। অতঃপর সকলে নিশ্চিশ্ত হউক। তথন ভগবান্ বশিষ্ঠ ধ্যিগণের প্রাথনার শত্র-বিনাশবাসনার ক্ষান্ত হইলেন।

অনশ্তর বিশ্বামিত রামাবলৈ পরাভূত হইয়া দীঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রক কহিলেন, ক্ষতিয়বলে ধিক্, রামাতেজাের্প বলই বথার্থ বল। দেখ, বিশিষ্ঠদেব একমাত্র রামাণ্ড দ্বারা আমার সম্দয় অস্ত্র বিফল করিয়া দিলেন। যাহা হউক অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়া ক্ষতিয়ভাব পরিহারপ্রবিক রামাণ্ড লাভের নিমিত্ত তপস্যায় মনঃসমাধান করিব।

সম্ভপথাশ সর্গা। মহারাজ বিশ্বামিত্রের মনে বৈরানল প্রজনলিত হইতে লাগিল। প্রাভবের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার সন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অনবরত দীঘনিস্থবাস পরিতাগ করিতে লাগিলেন। নির্বেদও উপস্থিত হইল। তখন তিনি তপস্যায় কৃতিনিশ্চয় হইয়া মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাতা করিলেন। তথায় ফলম্লমাত্র প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিয়া অতি কঠোব তপ অন্যুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার হরিম্পন্দ মধ্যুপন্দ দ্যুনের

ও মহারথ নামে সতাধর্মাপরায়ণ চারি পার উৎপন্ন হইল।

অনশ্তর সহস্র বংসর অতীত হইলে সর্বলোকপিতামহ রক্ষা তথায় আবিভ্রিত হইয়া মধ্রের বাক্যে কহিলেন, হে কৌশিক! তুমি তপোবলে রাজির্যলোকসকল অধিকার করিয়াছ। আমরা তোমাকে রাজির্যি শব্দেই নির্দেশ করিলাম। ভগবান্ শ্বাদ্দ্র বিশ্বামিন্নকে এই বলিয়া সম্ভাষণপূর্বক স্রেগণের সহিত স্রলোকে গমন করিলেন। তখন মহাতপা বিশ্বামিন্ন লক্ষায় অধ্যেম্থ হইয়া দ্রখাবেগে দীনভাবে কহিলেন, হায়! আমি এত কঠোর তপস্যা করিলাম কিল্তু দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে রাজির্যি বৈ আর কিছাই কহিলেন না। এক্ষণে বোধ হয় এইর্প তপস্যায় রাজ্মণত্ব লাভ সম্ভবপর নহে। বিশ্বামিন্ন এইর্প নিশ্চয় করিয়া প্রেরায় তপস্যায় মনঃস্মাধান করিলেন।



এই অবসরে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ইক্ষ্যাকুবংশবর্ধন মহীপাল তিশপ্কু মনে করিলেন আমি যজ্ঞ সাধন করিয়া সশরীরে শ্বগে গমন করিব। তিনি এইর্প কল্পনা করিয়া বশিষ্ঠদেবকে আহ্যানপূর্বক তাঁহার সমক্ষে আপনার এই মনের ভাব বান্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব ভাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই মনোরথ সিন্ধ হইবার নহে। বশিষ্ঠ এইর্প প্রত্যাখ্যান করিলে তিশপ্কু দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন এবং যে স্থানে বশিষ্ঠের শতসংখ্য প্রে তপস্যা করিতেছেন, তথায় সম্পাস্থিত হইলেন। দেখিলেন ঐ সমস্ত দীর্ঘতিপা মনস্বী স্থায়তনয়েরা তপস্যায় অভিনিবিক্ট আছেন। তখন তিনি আপনার অভীক্ট সিন্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের সমিহিত হইয়া আন্প্রবিক সকলকে অভিবাদন করিলেন এবং লম্জায় অধ্যাম্থ হইয়া কৃতাঞ্জালপ্রটে কহিলেন, হে তপস্বিগণ! আপনারা শবণাগতবংসল, এক্ষণে আমি বহ্সংখ্য লোকের শরণা হইলেও আপনাদিগের শরণাপম হইলাম। আমি এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সক্কম্প করিয়াছি। সক্কম্প করিষা বশিষ্ঠদেবকে রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা অনুজ্ঞা কর্ন। আমি আপনাদিগের শব্রাথ্য নতাশিরে প্রার্থনা করিয়েছিন, আপনারা অনুজ্ঞা কর্ন। আমি আপনাদিগের নিকট নতাশিরে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা অনুজ্ঞা কর্ন। আমি আপনাদিগের

সিদ্ধির নিমিত্ত যদ্ধান হউন। তাহা হইলে নিশ্চরই আমি সশরীরে স্রলোকে গমন করিতে পারিব। গ্রেদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের ভিন্ন আর কাহারই বা আশ্রয় লই। আপনারা আমার গ্রেপ্তা। দেখন,
ইক্ষাকুবংশীয়াদিগের গ্রুই প্রমগতি। ভগবান্ বাশণ্ঠের পর কেবল আপনারাই আমার একমান্ত আরাধ্য হইলেন।

ষ্ঠাপণ্ডাশ সর্গ ॥ অনন্তর খাষিকুমারেরা হিশাব্দর এইর্প বাকা প্রবণ করিয়া রোধাকুলিত মনে কহিলেন, নির্বোধ! সত্যবাদী পিতা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে ভাঁহাকে অভিক্রম করিয়া কির্পে অনোর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইক্ষ্যাকুবংশীর্মাদগের গ্রহুই পরমগতি। ভাঁহারা গ্রহ্বাক্য কোনকুমেই অবহেলা করিতে পারেন না। যখন অসাধ্য বালয়া স্বরং ভগবান্ পিতা অস্বীকার করিয়াছেন তখন আমরা কোন্ সাহসে সেই কার্বে হস্তক্ষেপ করিব। নরনাথ! তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে প্নরায় স্বনগরে প্রতিগমন কর। আমাদের পিতা হৈলোক্যাসিন্ধির নিমিত্তও যোগ করিতে পারেন, স্তরাং যাহা ভাঁহার অসাধ্য তাহা সাধ্য করিতে গিয়া, আমরা কোনমতেই ভাঁহাকু ক্রমাননা করিতে গারি না।

তাহা সাধন করিতে গিয়া, আনরা কোনমতেই তাঁহার ক্রমাননা করিতে পারি না।
মহারাজ ত্রিশণ্ট থাষিতনয়গণের এইর প করি প্রত্যাখ্যান করিয়া কোপাকুলিত
বচনে কহিলেন, দেখ, প্রথমতঃ বলিষ্ঠদেব আমতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; আবার
তোমরাও করিলে। ভালই, আমি না হস্ত উলিতর চেন্টা করি। এক্ষণে তোমরা
কুশলে থাক। তথন খাষিতনয়েরা হিস্কৃত্তির এই অসং অভিপ্রার অবগত হইয়া
কোথে প্রজন্তিত হইয়া উঠিলেন, ক্রিক্রেলন, রে নরাধম! তুই চন্ডাল হ। তাঁহারা
তিশণ্ট্রক এইর প অভিশাপ দিলি ভহার মুখাবলোকন পর্বলত পরিহার করিবার
মানসে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ হার্মালেন।
অনন্তর রাত্রি অতিহাতে হইলে তিশণ্ডু চন্ডালন্থ লাভ করিলেন। তাঁহার

অনন্তর রাত্রি অতিষ্ঠিত হইলে তিশুকু চণ্ডালম্ব লাভ করিলেন। তাঁহার কলেবর নীলবর্গ ও রুক্ষ এবং কেশ অতিশর থবা হইয়া গেল। শমশানের মাল্যা, চিতাভদেমর অংগলেপ, লোহনিমিত ভ্রেণ এবং নীলীরাগরঞ্জিত বসন তাঁহাকে অতি বিকটদর্শন করিয়া তুলিল। তাঁহার মন্ত্রী ও অনুগত প্রজাসকল তাঁহার এইরূপ চণ্ডালরেপ দেখিয়া অবিলাদেব তাঁহাকে পরিত্যাগপুর্বক প্রস্থান করিল।

অনশ্তর সেই সুধীর দিবানিশি দুঃখে দৃশ্ধপ্রায় হইয়া একাকী বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। ধর্মশৌল কোশিক সেই ভীমবেশ ভগনমনোরথ চণ্ডাল-র্শী বিশব্দেক নিরীক্ষণ করিয়া একাল্ড কৃপাপরবশ হইলেন; কহিলেন, রাজকুমার! কেমন, তুমি ত কুশলে আছ? এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিলে? তোমার আকার দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, তুমি কাহারও অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছ।

বচনবিশারদ মহীপাল নিশৎকু, বাংমী বিশ্বামিরের এইর প বাক্য প্রবদ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে সোমা! আমি সশরীরে দ্বর্গে যাইব এই আশ্বাসে গ্রেন্দেব বিশণ্ডের সকাশে গমন করিয়াছিলাম, কিল্তু তিনি ও তাঁহার তনয়েরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমার মনোভিলাষ সিন্ধ হওয়া দ্বে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহারা আমার জাতি বেশ ও র পের এইর প বিপর্যায় ঘটাইয়া দিয়াছেন। আমি পূর্ণ একশত ষক্ত অন্ত্যান করিয়াছি, তথাপি তাহার ফললাভে বিগত হইলাম। ভগবন্! আমি কখন মিথ্যা কহি নাই এবং এক্ষণে ক্ষত্রধাকে

সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, কণ্টের দশায় পড়িলেও কোনকালে অসতা কথা ম্থাগ্রে আনিব না। আমি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ধর্মান্সারে প্রজাপালন এবং সদ্প্রেণ ও সদাচারে গ্রুজনদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে ধর্মসাধন ও যজ্ঞ আহরণে যত্নবান হইয়া গ্রুদ্দেবগণের বিরাগ সংগ্রহ করিলাম। অতঃপর আমার বোধ হইতেছে যে, অদৃষ্টই প্রবল, পৌরুষ নিতান্ত অকিণ্ডিংকর। অদৃষ্টই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আয়ন্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহাই লোকের পরমগতি। ভগবন্! আমি যংপরোনাদ্তি দ্ঃখিত হইয়াছি। কেবল আমার অদৃষ্টের দোষেই ঐহিক কার্য উপহত হইতেছে। এক্ষণে প্রার্থনা, আপেনি আমার প্রতি প্রসল্ল হউন। আপনার মঞ্চল হউক।

একোনঘণিত ম সংগা। রাজ্য বিশ্বামির বিশ্বামির বিশ্বামির প্রশাসন এইর প বাক্য প্রবণ করিয়া একাণ্ড ক্পাবিণ্ট হইলেন এবং মধ্রে বচনে তাঁহাকে সন্বোধনপ্রেক কহিলেন, বংস! তুমি বে পরম ধার্মিক তাহা আমার অবিদিত নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে আপ্রয় দিতেছি, তুমি আর ভাত হইও না। তোমার যজ্ঞে সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আমি সংকর্মশাল খারিস্পৃতিক আহ্রান করিব, তাহা হইলে তুমি পরম স্থে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিক্রে যদিও বিশিষ্ঠের অভিশাপে তোমার রপের এইর প বৈপরীতা ঘটিয়াছে, তুলাচ তুমি ইহা লইয়াই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি যখন শর্মিক্র তিংসল কোশিকের আপ্রয় লইয়াছ, তখন আমার বোধ হইতেছে যে, স্বৃত্তি তোমার ছস্তগতই হইয়াছে।

হলে ত্রাম পরম স্থা বঞ্জ সম্পন্ন কারতে পারেরে বাদতের আভনাপে তোমার রংপের এইরংপ বৈপরীতা ঘটিয়ছে, ভ্রাচ তুমি ইহা লইরাই সদারীরে দ্বলে হাইতে পারিবে। তুমি বখন দর্শনিক্তিবংসল কোশিকের আশ্রয় লইয়াছ, তখন আমার বোধ হইতেছে যে, স্বাহ্নিক তোমার হস্তগতই হইয়াছে।
তেজন্বী বিশ্বামির বিশণ্ডরে এই কথা বলিয়া প্রভাসম্পন্ন ধর্মশীল প্রেদিগকে যজ্ঞীয় দ্রাসম্ভার বাহরণ করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। তংপরে তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। তংপরে তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। তংপরে তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে সাহিতির প্রেদিগের সহিত, সম্দ্র ঋষি এবং বহ্দশী ঋষিকগণের সহিত স্হ্ম্বর্গকৈ আহ্বান কর। যদি কেহ আহ্ত হইয়া কোনর্প অনাদ্রের কথা বলে, তোমরা আসিয়া তাহা অবিকল আমার নিকট কহিও।

কোশিকের আদেশ প্রাণ্ডিমার শিষাগণ চতুদিকে গমন করিলেন। সকল দেশ হইতে রক্ষবাদীরা আগমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার শিষোরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! সকল দেশের ব্রহ্মণেরা আপনার বাক্য শ্রবণ করিবামার বিশংকুর যজ্ঞে আসিতে প্রস্তৃত হইয়াছেন। কেবল মহোদয় নামা এক খাষ এবং বশিষ্ঠের শত প্র আসিকেন না। তাঁহারা আপনার কথা শ্রনিয়া কোপাকুলিত বাকো যের্প কহিয়াছেন, শ্রবণ কর্ন। তাঁহারা কহিলেন, যাহার যাজক ক্ষবিয়, বিশেষতঃ যে স্বয়ং চন্ডাল, ভাহার যজ্ঞ-সভায় দেবর্ষিগণ কির্পে হবিঃ ভোজন করিবেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বা কি প্রকারে চন্ডাল-প্রদত্ত ভোজা উপযোগ করিয়া বিশ্বামিরের সাহায্যে স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। ভগবন্! মহার্ষ মহোদয় ও বশিষ্ঠতনয়েরা রোষার্ণ লোচনে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এইর্প নিষ্ঠ্র কথাই কহিয়াছেন।

বিশ্বামিত শিষ্যগণ-মূখে এইর প বাক্য প্রবণ করিয়া ক্লেইডরে কহিলেন, দেখ, আমি অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি; কোন প্রকার দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; ইহা সবিশেষ জানিয়াও যে দ্রাদ্মারা আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছে, তাহারা নিশ্চরই ভস্মসাৎ হইরা যাইবে। অদ্য তাহাদিগের

মৃত্যু উপস্থিত। তাহারা সাতশত জন্ম শবকর আহরণ এবং মৃণ্টিকা নামে প্রসিন্ধ হইয়া নিঘ্ণি হৃদয়ে কুরুরমাংসে উদর পরেণপর্বক বিকৃতাচারে এই সমস্ত লোকে পরিভ্রমণ করত্রক । নির্বোধ মহোদয় অসমারে অকারণ দোষ দিতেছে. অভএব সে চন্ডালত্ব লাভ করিয়া নির্দয়ভাবে জীবহত্যা করিবে এবং তাহাকে আমাৰ রোধে নানাদোৰে দূষিত হইয়া জাত দীৰ্ঘকাল দুৰ্গতি ভোগ করিতে হইবে। মহাতপা মহাতেজা মহার্ষ বিশ্বামিত অধিগণমধ্যে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ কবিয়া মৌনাবলম্বন ক্রিলেন।

ৰণ্টিঙম সগ'n তেজস্বী বিশ্বামির স্বীয় তপোবলে মহর্বি মহোদয় ও বশিন্ঠের আত্মজনিগকে নিহত স্থির করিয়া অ্যিগদমধ্যে কহিলেন, এই ইক্ষাকু-কুলোংপল্ল মহারাজ ত্রিশঙ্কু বর্মপ্রায়ণ ও অতিবদান্য। ইনি এক্ষণে সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার বাসনার আমার শরণাপন হইয়াছেন। অতএব তোমরা আমার সহিত যক্সান্তানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই ই'হার অভীকাসিন্ধি হইবে।

ধার্মিক মহবিশাণ বিশ্বামিতের এইর প বাকা শ্রবণপর্বেক পরস্পর সমবেত হইয়া ধর্মান,সারে কহিলেন, এই কোপনস্বভাব ক্রিণকবংশীর মানি ধাহা

হহয়া বয়ান্সারে কাহলেন, এই কোপনস্বভাব ক্রিণকবংশীর মানি বাহা
কহিলেন তাহা অবলাই সাধন করিতে হইবে। নচেত্রিই অনকসকলশ ঋষি রোষভরে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবেন। একণে ইসারই প্রভাবে যাহাতে তিশংকুর
সশরীরে স্বর্গ লাভ হয়, আইস, আময়া ক্রিলে সেইর্পে বল্প আরুভ করি।
মহর্ষিগণ পরস্পর এইর্প পরাস্কৃতি করিয়া বল্পান্তানে প্রবৃত্ত হইলেন।
ঐ বল্পে তেজস্বী বিশ্বামিয় স্বয়ংই ব্রুক্তা করিতে লাগিলেন। মন্ত্র্ ঋণিকেয়া
সাম্প্রদায়িক বিধি ও শাস্তান্সাক্রি সম্পুত্ত করিয়া আন্প্রিকি সমস্ত কার্ব
সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুর্কি অতীত হইল। মহতেপা বিশ্বামির ভাগ গ্রহণার্থ
দেবগণকে আবাহন করিছে লাগিলেন, কিন্তু কেইই আগমন করিলেন না।
অনন্তর তিনি বংপারানাশিত ভোগাবিজন প্রস্তা আক্রাজ্যক বিশ্বান্তান অনশ্তর তিনি যংপরোনাশিত জোধাবিল্ট হইয়া স্রাক্ উভোলনপ্রিক লিশণকুকে কহিলেন, নরনাথ! অদ্য তুমি আমার স্বোপার্জিত তপস্যার বল প্রতাক্ষ কর। এই আমি স্বপ্রভাবে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করি মশরীরে স্বর্গলাভ যদিও অস্পত, তথ্যচ আমার যা কিছু, তপস্যার ফল সণ্ডিত আছে, তাহারই বলে তুমি তথায় গমন কর। কিশ্বামিত্র এইরূপে কৃহিলে, ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গো গমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহবিগিণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

তিশৎক দ্বর্গে গমন করিলে, সূররাজ ইন্দু দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপাৰ্বক কহিলেন, তিশক্ষা তুমি এমন কি পাণ্য করিয়াছ বে, তাহার প্রভাবে স্বরলোকে বাস করিতে পাইবে? এখন প্রেরায় ভ্রেলাকে গমন কর। মড়ে ! বিশন্টদেব ডোমারে অভিশাপ দিয়াছেন; অভএব তুমি এই দল্ডেই অধোম,পেড নিপতিত হও। তখন গ্রিশঙ্কু বিশ্বামিশ্রকে কাতরুদ্বরে 'রক্ষা কর রক্ষা কর' এই বলিয়া আহনান করিতে করিতে সরেলোক হইতে পানরায় ভাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তদ্দশনৈ বিশ্বামিষ্ট একান্ড ক্লোধাবিণ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'তিষ্ঠ'। এই বলিয়া **খযিগণমধ্যে দ্বিতীয় প্রজাপতির** ন্যায় দক্ষিণ দিকে অন্য সম্ভবিমিশ্ডল এবং অন্যান্য নক্ষরসকল সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নক্ষর সৃষ্টি করিয়া <del>ক্রোধতরে কহিলেন, অদ্য</del> আমি হয় অন্য ইন্দের স্থিত করিব, না হয় **মংকৃত লোকে নিশব্দুই ইন্দ্র হইবে। বিশ্বামি**র



এইর্প অভিসন্ধি করিয়া দেবতা-স্থি করিতে লাগিলেন।

তদ্দশনে খাষিগণের সহিত দেবাস্রগণ অতাশ্ব বিত্র হইয়া বিশ্বামিদ্রের নিকট আগমনপূর্বক বিনয়বাকো কহিলেন, তপোষ্ঠী এই রাজা চিশঙ্র বশিষ্টের অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছেন, স্তরাং সশরীরে শ্বগলাভ করা ই'হার উচিত হইতেছে না। মহর্ষি কৌশিক স্রগণের প্রের্প কথা শ্রিনয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি এই ন্পতি চিশঙ্কুকে সশরীরে বিগে প্রেরণ করিব এইরপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা নিরথক হয় হিট আমার প্রার্থনীয় নহে। একাণে চিশঙ্কু সশরীরে অনশতকাল শ্বর্গ জেবি করয়্ক, এবং আমি বে-সমস্ত নক্ষর স্থিতি করিয়াছি, যাবং প্রথিবাছি লোক, তাবংকাল তংসম্দেরই থাকুক। আমি তোমাদিগকে অন্নয়প্রের্থি কহিতেছি, তোমরা এই বিষয়ে আমাকে অন্তরা প্রদান কর।

দেবগণ কহিলেন, তপোধন! তুমি বাহা কহিলে, তাহাই হইবে। তোমার মণ্যাল ইউক। এক্ষণে অন্তরীক্ষে জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বহির্ভাগে তোমার স্ভী এই সমস্ত নক্ষর বিরাজমান থাকুক। এই সকল নক্ষরের মধ্যে এই অমরতৃলা মহারাজ রিশওক স্বীর তেজঃপ্রভাবে একান্ত সম্ভাগিত হইয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করিবেন এবং স্বর্গ অধিকার করিলে থের্প হয়, সেইর্পে এই সমস্ত জ্যোতিংপদার্থ এই কৃতকার্য কীর্তিমান রিশওকুর অনুসরণ করিবে। ধর্মশাল বিশ্বামিয় দেবগণ কর্তৃক এইর্প অভিহিত হইয়া খাবিগণসমক্ষে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা বাহা কহিলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। অনন্তর যজ্ঞ সমাপন হইলঃ দেবতা এবং ঋষিগণও স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এক**য়ণিতম সর্গা।** তাঁহারা প্রস্থান করিলে তেজস্বী বিশ্বামির তপোবন-বাসীদিগকৈ কহিলেন, দেখ, গ্রিশম্কু এই দক্ষিণ দিক আশ্রয় করাতে আমাদিগের তপ্সারে মহাবিদ্যা উপস্থিত হইল। এক্ষণে চল, আমরা না হয় অন্য দিকে গিয়া তপ্য অন্যন্তান করি। তাপসগণ! শ্নিয়াছি পশ্চিম দিকে অতি বিস্তীর্ণ তপোবন- সকল রহিরাছে। তথার প্রকর নামক একটি তীর্থ আছে। ঐ তীর্থের তীরস্থ তপোবনে আমরা পরম সুখে তপস্যা করিতে পারিব। ইহা সর্বপ্রকারেই আমাদিগের প্রীতিকর হইবে। এই বলিয়া মহর্মি বিশ্বামিত প্রকর তীর্থে যাত্রা করিলেন। এবং তথার উপস্থিত হইরা ফলম্লমাত্রে জীবন্যাত্রা নির্বাহ করত অনের অস্কর অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি অন্বরীষ এক যক্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি যক্তানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার যক্তার পদ্র অপহরণ করিয়া লইরা যান। তদদর্শনৈ তাঁহার প্রেরাহিত তাঁহাকে সন্বোধনপ্রক কহিলেন, মহারাজ। আমরা যে পশ্ আনরন করিয়াছিলাম, আপনার দ্নাতি-নিবন্ধন তাহা অপহত হইয়াছে। যে রাজার রক্ষাকার্যে বিশেষ অভিনিবেশ নাই, দোষসকল তাঁহাকেই বিনন্ধ করিয়া থাকে। এক্ষণে এই আরখ্য যক্ত সমাপন না হইতেই হয় সেই অপহতে পশ্টি সন্ধান করিয়া আন্ন, না হয়, তাহার প্রতিনিধিন্বর্প কোন একটি মন্যাকে জয় করিয়া দিন। মহারাজ। এইর্প ব্যতিজ্য ঘটিলে এই প্রকার প্রার্শিন্তই বিহিত হইয়া থাকে।

তথন অন্বর্গীয় প্রোহিতের উপদেশে সহস্র ধেন্ নিজ্য় ন্বর্প দিয়া পানু সংগ্রহে অভিলাষ করিলেন এবং এই প্রসংগ্য ক্ষেত্র দ্বন্ধ দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পবিত্র আশ্রমসকল পর্যটন করিয়া পরিশেরে স্থার মহর্বি ঋচীক প্রতকলত সমভিব্যাহারে উপবেশন করিয়া আছেন। তথ্য অন্বর্গীয় সেই তপঃপ্রভাব-প্রদাণত মহর্বির সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অফ্রিম্মন করিলেন এবং সকল বিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগব্ব সামার বজ্ঞীর পশ্য অপহ্ত হইয়াছে। একণে আপনি বদি লক্ষ ধেন্ত্র বিশ্বিমায়ে পশ্রে প্রতিনিধিন্তর্প আপনার একটি প্রেকে বিরুষ করেন, তাহা হিলা আমি কভার্থ হই। আমি সম্দর দেশই প্রতিন্তিলাম, কিন্তু কুর্গাপ ব্রুষীয় পশ্য পাইলাম না। অতএব আপনি ম্ল্য লইয়া আপনার একটি পত্র আমাকে প্রদান কর্ন।

অদ্বরীষের এইর্প বাকা শ্রবণ করিয়া তেজস্বী ঋচীক কহিলেন, নরনাথ! আমি কোনমতেই জ্যেন্ট প্রেকে বিক্রয় করিতে পারিব না। তাঁহার সহধার্মণী কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ ভাগবি আপনার জ্যেন্ট প্রেকে বিক্রয় করিলেন না, কিন্তু কনিন্ট আমার একান্ত প্রিয়তর, স্তরাং আমিও তাহাকে দিতে পারি না। রাজন্! জ্যেন্ট পরে প্রায়ই পিতার দেনহের পাত্র হয়, কনিন্ট কেবল মাতারই আদরের হইয়া থাকে। এই কারণে কনিন্টকে রক্ষা করিতে আমার এত আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। ম্নিন ও ম্নিপেলী উভয়ে এইয়্প কহিলে, মধাম শ্নঃশেপ শ্বয়ংই অশ্বরীষকে কহিলেন, মহারাজ! পিতা জ্যেন্টকে এবং মাতা কনিন্টকে অবিক্রয় বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, স্তরাং আমার বোধ হইতেছে, মধামই বিক্রয়; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকেই লইয়া চল।

শ্নাশেপ এইর্প কহিলে, মহারাজ অম্বরীষ লক্ষ ধেন্ হিরণ্য ও অসংখ্য রক্ষ দিয়া শ্নাশেপকে গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে সহর্ষে তাঁহার সহিত রথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে নিগতি হইলেন।

**দ্বিবাণ্টভন সর্গ ৷৷ ম**ধ্যাহকাল উপস্থিত। মহারাজ অম্বরীষ ঋচীকতনয় দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ শ্নঃশেপকে লইয়া বিশ্রামাথে প্রুক্রতীথে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথার উপস্থিত হইয়া বিশ্রামার্থ অন্তব করিতেছেন, এই অবসরে শ্নঃশেপ দেখিলেন, তাঁহার মাতৃল মহির্ষি বিশ্বামির অন্যান্য ক্ষরিগণের সহিত তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে তিনি পিশাসা ও পরিশ্রমে নিতাল্ত কাতর হইয়া বিষয়বদনে দীননয়নে তাঁহার উৎসংগ্রে গিয়া নিপতিত হইলেন, কহিলেন, তপোধন! এখানে আমার মাতা নাই, পিতা নাই, জ্ঞাতি ও বন্ধ্বান্ধ্ব কেহই নাই; এক্ষণে আপনি কেবল ধর্মের মূখ চাহিয়াই আমাকে রক্ষা কর্ন। যে আপনার শরণাগত হয়, আপনি তাহাকে আশ্রম দিয়া তাহার অভিলাম পূর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব বাহাতে এই রাজা কৃতকার্য হন এবং আমি দীর্ঘায়া হইয়া তপোবলে স্বর্গলোক লাভ করিছে পারি, আপনি এইয়্প বিধান কর্ন। আমি অনাথ, প্রসয়মনে আপনিই আমার অধিনাথ হউন। আপনাকে করিন। আমি কনাথ, প্রসয়মনে আপনিই আমার অধিনাথ হউন। আপনাকে করিন।

মহাতপা বিশ্বামিত শানঃশেপের এইর্প বাকা প্রবণপূর্বক তাঁহাকে সান্দ্রনা করিয়া প্রেগণকে কহিলেন, দেখ, পিতা বে উন্দেশে প্রোংপাদন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহার কাল উপস্থিত। এই মানিবালক শরণাথী হইয়া আমারে নিকট আসিয়াছে। ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া তোমরা আমার প্রিয় কার্য সাধন কর। তোমরা সকলেই ধর্মপরারণ ও সংকর্মশাল। তিলা এই মহারাজ অন্বরীবের বজ্জের পশা হইয়া আন্নর ত্তিতসাধন কর। তাই প্রকার হইলে এই খ্যিক্মার রক্ষা পায়, অন্বরীবের বজ্জা নিবিধ্যা স্পার্ম হয় এবং দেবগণের ত্তিতসাধন ও আমারও বাকা প্রতিপালন করিতে প্রেম্ব

রক্ষা পায়, অন্বরীবের যন্ত নিবিধা স্পান্ধ হয় এবং দেবগণের তৃণিতসাধন ও আমারও বাকা প্রতিপালন করিতে প্রতি
পিতা বিশ্বামিতের এইর্প খালি শ্রবণ করিয়া তাঁহার তনয়েয়া সাহতকার বাকো পরিহাসপ্রিক কহিল প্রতিক পরিতাগ করিয়া কোন প্রাণে অন্যের করিয়া কোন প্রতিদেশকে পরিতাগ করিয়া কোন প্রাণে অন্যের করিয়া কোন করা কেরেপ কার্য হছা করিডেছেন। জ্বীবের প্রতি দয়া করিয়া ন্বীয় স্থাপে ভাজন করা বের্প কার্য, ইহাও ঠিক তদ্প হইতেছে।

মন্নিবর বিশ্বামিত্র প্রগণের এইর্পে বাক্য প্রবণ করিয়া ক্রোধে আরম্বলোচন হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে পামরগণ! তোরা আমার বাক্য লগ্ছন করিয়া অকাতরে এই নিদার্গ কথা ওন্টের বাহির করিলি। শ্নিলেও শরীর রোমাণিত হয়। ধর্ম তোদের ত্রিসীমার নাই। তোরা এক্ষণে বিশ্চিতনয়গণের ন্যায় নীচ জাতি প্রাণত হইয়া কুঞ্রমাংলে উদর প্রেণপ্রিক প্রেণ সহস্র বংসর প্থিবীতে বাস

মন্নিবর বিশ্বামির প্রগণকে এইরপে অভিশাপ দিয়া দীন শ্নংশেপকে কহিলেন, শ্নংশেপ! তুমি একণে কৃশনিমিত পবির কাণ্ডীদাম, রস্তমালা ও রস্তুচন্দনে অলংকৃত হইয়া বৈশ্ব বংশে বন্ধ ও অন্নির স্তৃতিবাদে প্রবৃত্ত হও এবং আমি তোমাকে দ্ইটি গাখা দিতেছি, ঐ সময় তুমি তাহাও গান করিও। এই উপায় অবলম্বন করিলে অম্বরীষের যক্তে অবশাই তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে।

অনন্তর ঋষিকুমার শ্নাশেপ নিষ্ঠার সহিত বিশ্বমিত্রের নিকট গাথা গ্রহণ করিলেন এবং অম্বরীষকে গরা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! তুমি আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, গিয়া দীক্ষা আহরণ ও যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত হও। তথন অম্বরীষ অনন্যকর্মা হইয়া প্রফ্লেল মনে অবিলম্বে যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন এবং সদস্যগণের অনুমতিক্তমে শ্নাংশেপকে কুশনির্মিত রক্জ্বারা চিহ্নিত এবং

রক্তান্বর রক্তমালা ও রক্তচন্দনে স্শোভিত করিয়া পশ্রপে যুপে বন্ধন করিয়া দিলেন। শ্নঃশেপ যুপে বন্ধ হইয়া সর্বাল্যে অন্নির স্কৃতিবাদপূর্ব ক ইন্দ্র ও যুপ-দেবতা বিষ্কৃর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র বিশ্বামিশ্রোপদিষ্ট উৎকৃষ্ট স্কৃতিবাক্যে সন্তুণ্ট হইয়া শ্নঃশেপকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে অন্বরীষেরও তাঁহার প্রসাদে অভীষ্ট ফল লাভ হইল।

তির্যান্ট্তম সর্গা। মহাতপা বিশ্বামিত এইর্পে শ্বিক্ষার শ্নাংশেপের প্রাণরক্ষা করিয়া পদ্নকর তীথে পদ্নরায় সহস্র বংসর তপস্যা করিলেন। তিনি রতান্তে কৃতস্নান হইলে একদা ভগবান্ স্বয়স্ত্ তপস্যার ফল প্রদানবাসনায় দেবগণের সহিত আগমনপূর্বক তাঁহাকে প্রীতবচনে কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বকৃত কর্মপ্রভাবে অদ্যাব্যি শ্বিষ লাভ করিলে। তোমার মণ্যল হউক। ক্মলযোনি বিশ্বামিতকে এইর্প কহিয়া স্বগণের সহিত স্রলোকে গমন করিলেন। তেজস্বী বিশ্বামিত্ত প্রবিহু তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বহুকাল অতিকাশ্ত ইইয়া গোল। অনশ্তর কোন সমরে মেনকা নাম্নী এক অশ্সরা প্রুক্তর তীথে আসিরা দ্নান করিতেছিল । মহার্বি সেই অলোকসামান্য রূপলাবণাসম্পল্লা মেনকাকে মেঘমধ্যে সোদামিন্ত্রি সারে ঐ সরোবরে দেখিতে পাইলেন এবং কামমদে উদ্মন্ত ইইয়া কহিলেনি স্বৃদ্ধার! আইস, তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর। আমি অনশ্যতাপে বিশ্বকি স্কৃত্যত ইইয়াছি, আমার প্রতিকৃতা কর; তোমার মধ্যল ইইবে। তথ্যক্ষিকা মহার্বির অনুরোধে সেই আশ্রমপদে পরম স্বৃধে বাস করিতে লাগিল ব

অশ্সরাসহবাসে ত্তমশঃ দৃশ্য করের অতীত এবং বিশ্বমিরেরও ঘোরতর তপোবিঘা সম্পশ্যিত হইন শোক ও চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণকে একান্ত কলানিত করিয়া তালল। বিনামধ্যে বিলক্ষণ লক্ষার উদ্রেক হইল। তথন তিনি সামর্বচিত্তে বিবেচনা করিলেন, আমার এই তপোবিঘা সন্পাদন দেবগণেরই কার্য সন্দেহ নাই। আমি এতদিন কামমোহে হতজ্ঞান হইরাছিলাম, দশ বংসর যেন এক অহোরান্তির ন্যায় চলিয়া গেল, অবলন্বিত স্বতেরও বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিল। এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না।

মেনকা মহর্ষির এইর্প অবস্থান্তর উপন্থিত দেখিয়া অতিশয় ভণিত হইল এবং কশ্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিপ,টে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তদদর্শনে বিশ্বামির তাহাকে মধ্র বাকো সান্ধনা করিতে লাগিলেন এবং তাহারে বিদায় দিয়া অবিলন্বে উত্তরপর্বতে যারা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া কাম প্রবৃত্তি দমন করিবার মানসে অতি কঠোর রক্ষচর্য অবলন্বনপর্বক কৌশিকীতীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। সহস্র বংসর অতীত হইয়া গেল। সেই ঘোরতর তপস্যা দর্শনে দেবগণের মনে যংপরোনান্তি ভয় উপন্থিত হইল। তথন তাঁহারা খ্যামগণের সহিত রক্ষার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই কুশিকতনয় বিশ্বামির মহর্ষির লাভের আকাশ্কা করিতেছেন; আপনি না হয় এক্ষণে ইংহার এই অভিলাষ পূর্ণ কর্ন।

অনন্তর স্বালোকপিতামহ রক্ষা দেবগণের এইর্প বাক্য শ্রবণ ও বিশ্বামিরের নিকট গমন করিয়া মধ্র সম্ভাবণে কহিলেন, মহর্ষে! আমি তোমার এই কঠোর



তপস্যায় অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অতএব বংস! তোমাকে অতঃপর মহর্ষি বলিয়া নির্দেশ করিলাম।

তপোধন বিশ্বামিত ভগবান স্বয়স্ভ্র এইর্প বাক্য শ্রবণ করিরা তাঁহাকে অভিবাদনপ্র্বক কৃতাঞ্জালপ্টে কহিলেন, হে দেব! আপনি আমারে সদাচার-লভ্য ব্রহ্মবিশ্ব প্রদান করিলেন না, স্তরাং আমার বোধ হইতেছে যে আমি এখনও ইন্দ্রিরনিগ্রহে কৃতকার্য হই নাই। ব্রহ্মা ক্রিলেন, বংস! কারণ সত্ত্বের বিদ্যার চিন্তবিকার উৎপল্ল না হর, তবেই ক্রেমারে জিতেন্দ্রির বলা সম্ভব হইবে। অতএব তুমি এই বিষয়ে বল্পবান হাই। এই বিলয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে বিস্কৃতির আলম্বনশ্না ও উধর্বাহর হইয়া বায়্মার ভক্ষণে প্রাণধারণপরেক উপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীম্মে পণ্ডাশ্নির মধ্যে বর্ষাগমে অনুষ্ঠি দেশে এবং শীতের প্রাদ্ভাব উপস্থিত হইলে অহোরাত্র সলিলের অভ্যক্তির কালযাপন করিতেন। এইর্প কঠোরতায় সহস্র বংসর অতীত হইয়া গেল

চজুঃবণ্টিতম বর্গা। অনন্তর স্রপতি প্রন্ধর এই অল্ড্র ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া স্বরগণের সহিত যারপরনাই সন্তগত হইলেন এবং আপনার হিত্যাধন ও কৃষিকতনয় বিশ্বামিরের অনিষ্ট সন্পাদন এই উভয় কার্যান্রোধে রন্ভাকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন। রন্ভে! এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিরেকে কামমোহে মোহিত করিয়া তোমায় ছলিতে হইবে। তুমিই স্বরগণের এই গ্রন্তর কার্যভারটি গ্রহণ কর। রন্ভা ইন্দের এই কথায় কিছ্ লজ্জিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিল, তিদশনাথ! এই খায়ি অতি উগ্রন্থভাব। ইংহারে ছলিতে গেলে ইনি কৃপিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দিবেন। এই কার্বে আমার কিছ্তেই সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা কর্ন।

রম্ভা ভয়কম্পিত হৃদয়ে করপটে এইর্প নিবেদন করিলে দেবরাল তাহারে কহিলেন, রম্ভে! তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর, ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে: দেখ, আমি এই পাদপদল-সমলজ্ঞত বসন্তকালে মধ্রে-কণ্ঠ কোকিলের র্প ধারণপ্রেক অনজ্যের সহিত তোমার পাম্বে থাকিব, তুমি ললিভবেশে ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া এই মহর্ষির চিত্রবিকার উৎপাদন কর।

অনন্তর, সূর্বাঞ্চাস,ন্দরী রুভা ইন্দের আদেশে উজ্জ্বল সাজে সন্জিত হইয়া দুনিয়ার পঠিক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিল এবং বিশ্বাধ্বরসংযোগে সংগীত আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। দেবরাদ্ধ ইন্দুও কোকিল হইয়া কলকণ্ঠে কুহ্রব করিতে লাগিলেন। সংগীতের মধ্র ব্বর ও কোকিলের কলরব প্রবণ করিয়া কোঁশিক নিতান্ত প্রলাকত হইলেন, দেখিলেন, সম্মুখে এক রমণীয়াকৃতি রমণী, অমান তাঁহার মনে সম্মেহ জন্মিল, ব্রঝিলেন, ইন্দুই এই চাতুরী বিশ্তার করিতেছেন। তখন তিনি কোধে আরম্ভলোচন হইয়া রশ্ভাকে কহিলেন, রে পাপীয়াস! আমি একণে কামক্রোধের উপর জয়লাভের অভিলাষী হইয়াছি, কিন্তু তুই আমাকে প্রলোভিত করিবার চেন্টায় আছিস; এই অপরাধে আমি তোকে অভিশাপ দিতেছি, তুই দশ সহস্র বংসর শিলাময়ী হইয়া থাক্। কোন সময়ে এক তপঃপরায়ণ তেজন্বী রাজ্ঞণ আসিয়া তোরে আমার এই অভিশাপ হইতে উন্ধার করিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামির রোধ সংবরণ করিতে না পারিরা রস্ভাকে এইর প অভিশাপ প্রদানপূর্বক অতিশর অন্তণ্ড হইলেন। রস্ভা শিলামরী হইল। ইন্দ্র এবং অন্পাও এই ব্যাপার প্রভাক করিয়া অবিলম্বে তথা ইইতে প্রস্থান করিলেন।

অনশতর ভগবান্ কোঁগিক কাম ও ক্লোধ নিবন্ধন তপস্যার বিষা, উপস্থিত দেখিরা মনে মনে অপাশিত উপভোগ করিতে লাগিলের। প্রতিক্রা করিলেন, আমি কদাচই আর এইর প ক্লোধ প্রকাশ করিব না এই প্রইর পে আর কাহাকেও অভিশাপ দিব না। একণে বহুকাল কেবল কৃষ্ণক সরব এবং ইন্দ্রির নিগ্রহপূর্বক দেহ শোষণে প্রবৃত্ত হইব। বে পর্যশত না অস্থাবলে রাক্ষণত অধিকার করিতে পারি, তাবং নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অনুহানে থাকিব। এইর প তপস্যার কদাচই আমার শরীর ক্ষয় হইবে না।

পথবাৰতে সগা। মহাবা বিশ্বামিত নিঃশ্বাস রোধপ্রাক অনাহারে কালাতিপাত করিতে প্রতিষ্ঠান হৈ ইয়া উত্তর দিক পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রাদিকে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় প্রব্ত হইলেন। তিনি সহস্ত বংসর মৌনরত অবলাবনপ্রাক স্থাপ্র ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। বহুবিধ বিঘা তাঁহার চিত্তকে একাল্ড আকুল করিয়া তালিল, তথাচ অল্ডরে জোধের সন্থার হইল না। প্রত্যুত তিনি জোধকে কশীভত্ত করিবার নিমিত্ত একাল্ড অধ্যবসায়ারতে ইইয়া তপঃসাধন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সহস্র বংসর রতকাল পরিপূর্ণ হইলে তিনি অল ভোজন করিবার বাসনা করিলেন। অমও প্রস্তৃত হইল। এই অবসরে স্বেপতি ইন্দ্র শ্বিজাতিবেশে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁহার সকাশে আগমন করিয়া সেই সিম্পান্ন প্রার্থনা করিলেন। কৌশিকও শ্বেচ্ছারুমে তাঁহাকে সম্প্র অন্ন দিলেন এবং স্বয়ং অভ্যন্ত থাকিয়া পূর্ববং মৌন-রত ধারণপূর্বক নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। এইর্প প্রেরায় সহস্র বংসর অভীত হইরা গেল। ভাঁহার রক্ষরশ্ব হইতে অশ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই অশ্নিপ্রভাবে তৈলোক্য প্রদীশ্ত হইয়াই যেন একাশ্ত আকুল হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবার্য গন্ধব প্রাপ্ত উরগ ও রাক্ষসগণ বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে বিমোহিত দুঃখিত ও নিতাশ্ত নিল্প্রভ হইরা সর্বলোকপিতামহ রন্ধাকে কহিলেন, ভগবন্! আমরা বিবিধ উপারে মহর্ষি কৌশিকের ক্রোধ ও লোভ উদ্দীপিত করিবার চেণ্টার ছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক্ষণে তাঁহার শরীরে আর কোনরূপ পাপের সন্ধার দেখিতে পাই না। তাঁহার তপোবল ক্রমণই পরিবর্ধিত হইতেছে। অতঃপর বাদ আপনি তাঁহার প্রার্থনাসিদ্ধি না করেন, তাহা হইলে নিশ্চরই তিনি তপোরূপ তেজে বিশ্ব দেখ করিবেন। ঐ দেখন, এখন চারিদিক একান্ত আকুল হইরা উঠিরাছে। কোন পদার্থেরই অভিয়ান লাভ হইতেছে না। সাগরসকল তরপা-সক্র, পর্বত বিদীর্ণ ও ছামকন্প হইতেছে। বার, নিরবজ্জির বিজ্য়ভাবে সন্ধরণ করিতেছে। প্রভাবরের আর প্রভা নাই। লোকসকল নিশ্চেন্ট হইরা র্রহিরছে এবং মোহগুন্তের ন্যার বান্তসমন্ত হইরা উঠিরাছে। একণে উপার কি কিন্তুলিন হ্তাশনের ন্যার বাবং বিশ্ববিনাশের সংকলপ না করিতেছেন ক্রমি তাঁহাকে প্রসন্ন করা বিধের হইতেছে। আমরা অধিক আর কি কৃতিন বাদ ও মহর্ষির স্বররাজ্য অধিকারেরও স্প্রা হইয়া থাকে, আপনি না হর্ম জাহাও দিন।
অনন্তর রন্ধাদি দেবগণ বহুলো কৌশকের সন্নিহিত হইয়া মধ্রে বাক্যে

অনশ্তর রক্ষাদি দেবগণ হাইবো কোশিকের সমিহিত হইরা মধ্রে বাক্যে কহিলেন, রক্ষর্যে! আমরা কেন্সের এই কঠোর তপস্যার বংপরোনাদিত পরিতোধ পাইলাম। তুমি ইহারই প্রভাবে অতঃপর রাক্ষণ হইলে। তোমার বিঘঃ দ্র হউক এবং অতিদীর্ঘকাল জীবিত থাক। বংস! এক্ষণে তুমি বথার অভিলাধ গমন কর।

তপোধন বিশ্বামিত দেবগণের এইর্প বাকা প্রবণ ও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া প্রফ্লেমনে কহিলেন, সূর্বগণ! একণে বদি আমি দাঁর্য আয়ার সহিত রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম, তবে ওঁকার বয়্যুকার ও বেদসম্দর আয়াকে বরণ কর্ম এবং বিনি বেদবিং ও ধন্বে দক্তদিগের অগ্রগণ্য, সেই রজার প্রে মহার্য বিশ্তও আমার রাহ্মণত্বপ্রশিত বিষয়ে অন্মোদন কর্ম। বদি আপনারা আমার এই মনোরথ সিত্থ করিয়া বাইতে পারেন, যান, নচেং আমি পানরার তপ অন্তোনে প্রবৃত্ত হইব।

অনশ্তর স্বরগণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলে তিনি বিশ্বামিরের রাদ্ধণত্ব প্রাশিত বিষয়ে সম্যক্ অন্মোদন ও তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তখন দেবগণ বিশ্বামিরকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, কুশিকতনর! তুমি একণে নিশ্চরই রক্ষার্য হইলে। রাহ্মণ্য-প্রতিপাদক সকলই তোমার সম্ভবপর হইতেছে। এই বালিয়া তাঁহারা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিরও রাহ্মণত্ব অধিকার-প্রেক প্র্শিমনোরথ হইলেন এবং রক্ষার্য বিশিষ্ঠকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া প্রথিবী প্রতিন করিতে লাগিলেন।

রমে! এই মহাত্মা এইর্প উপারে ব্রহ্মণ হইরাছেন। ইনি মর্নিগণের প্রধান, ম্তিমান তপ্স্যা ও সাক্ষাং ধর্ম। তপোবল এক্মাত্র ই'হাকেই আশ্রয় করিয়া

আছে। বিপ্রবর শতানন্দ এই প্রকারে বিশ্বামিত্রের প্রভাব কীর্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর রাজ্যি জনক রাম-লক্ষ্মণ-সমক্ষে গোডমতনর শতানদের মুখে এই ব্রোল্ড প্রবণ করিয়া মহার্য বিশ্বামিত্রকে কুভাঞ্চালপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনি রাম ও লক্ষ্যণের সহিত আমার যজে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আমি নিতাশ্ত ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনি দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। এক্ষণে অনেক বিষয়েই আমার উৎকর্ষ লাভ হইল। মহর্ষি শতানন্দ ষে সবিস্তারে আপনার তপঃসাধনের বিষয় কীর্তান করিলেন, আমি তাহা মাহাত্মা রামের সহিত প্রবণ করিলাম এবং সদস্যেরাও আপনার গুণান্বাদ স্বকর্ণে শ্বনিলেন। আপনার তপ অপ্রমের, শক্তি অপরিমিত এবং গ্রেও অসাধারণ। আপনার সংক্রান্ত এই সমস্ত অত্যান্চর্য কথা শানিয়া সম্যক্ত ত্তিত লাভ হইল না: এক্ষণে সূৰ্যমন্ডল প্ৰণক্তে লন্বিত হইতেছে। দৈব ক্লিয়াকাল অতিকাশত হইয়া যায়। কল্য প্রভাতে প্রনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। আপনি সূথে থাকুন এবং আমাকে সায়াহুতিয়া সাধনের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। এই বলিয়া মিথিল্যাধিপতি জনক উপাধ্যার ও বান্ধবগণ সম্ভিব্যাহারে অবিলন্ধে প্রীতমনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। মহার্য ফ্রেইক্সিও সম্পূর্টাচতে তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলেন এবং স্বয়্রিক্ত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্রণিটতম লগা ॥ অনন্তর স্থিতি প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহীপাল জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব ক্রিম ও লক্ষ্যুগের সহিত মহার্ব কৌশিককে আহ্বান করিলেন এবং বেদ্বিস অনুসারে সকলের সংকার করিয়া কৌশিককে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞাধীন, বল্ন, আপনার কোন্ কার্য সাধন করিতে হইবে। বচনবিশারদ ধর্মনিন্ঠ কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আলরে যে ধন্ সংগ্হীত আছে, এই দুই ত্রিলোকবিশ্রত ক্রিয়কুমার তাহা দর্শনাথী হইয়া আগমন করিয়াছেন। আপনি ই'হাদিগকে সেই শ্রাসন প্রদর্শন কর্ন। তন্দর্শনে ই'হারা সফলকাম হইয়া বথায় ইছা প্রতিগ্রমন করিবেন।

মিথিলাধিপতি জনক কৃষিকতনর বিশ্বামিতের এইর্প বাক্য প্রবণ করিয়া তাঁহাকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, তপোধন! যে কারণে এই কার্মার আলয়ে সংগৃহীত আছে, আপনি জগ্রে তাহা প্রবণ কর্ন। পূর্বে মহাবল শ্লেপাণি দক্ষযজ্ঞবিনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্তমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোষভরে স্রগণকে কহিয়াছিলেন, স্রগণ! আমি বজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু তোমরা আমার লভ্যাংশ দানে সম্মত হইতেছ না। এই কারণে এক্ষণে আমি এই শ্রাসন শ্বারা তোমাদিগের শিরণ্ছেদন করিব।

আদিদেব মহাদেবের এই কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়মান হইযা দ্তৃতি-বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রতিমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধন্ প্রদান করিলেন। দেবতারা তাঁহার নিকট ধন্ লাভ করিয়া আমার প্রেপ্রেষ নিমির জ্যেষ্ঠ প্রত মহারাজ্ব দেবরাতের নিকট ন্যাসন্বর্প উহা রাখিয়া দিলেন।

অনতের একদা আমি হলন্বারা বজ্ঞকের শোধন করিতেছিলাম। ঐ সময় দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলপর্ণত হইতে এক কন্যা উথিতা হয়। ক্ষেত্র শোধনকালে হলম, ধ হইতে উথিতা হইল বলিয়া আমি উহার নাম সীতা রাখিলাম। এই অযোনসম্ভবা তন্যা আমার আলয়েই পরিবর্ধিতা হইতে লাগিল। অনন্তর আমি এই পণ কবিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্ম,কে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহারেই এই কন্যা দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহযোগ্যব্যঃপ্রাণ্ডা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাহারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি বীর্ষশান্ত্রম বিলয়া উহাকে কাহারই হন্তে সম্প্রদান করি নাই।

অনন্তর নৃপতিগণ হরকাম্কের সার জ্ঞাত হইবার বাসনায় মিথিলার আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে এই শরাসন প্রদর্শন করিয়া-ছিলাম। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উজ্ঞোলন করিতে পারেন নাই। তপোধন! তংকালে মহীপালগণের এইর্প বলবীর্ষের পরিচয় পাইয়াই অগতা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে কির্প ঘটে, তাহাও প্রবণ কর্ন।

ভ্পালগণ এইর্প বীর্যাণ্টেক কৃতকার্য হওয়া সংশয়ন্থল ব্রিড প্রারিয়া একান্ত ক্লোধাবিন্ট ইইলেন এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া, বলপ্রেক কনা গ্রহণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিশ্তর উপদ্রব ইইছে ক্রাগল। আমি দ্রগমধ্যে অবন্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রতি ইইলাম। কিন্তু সংবংসর প্র্রা ইতেই আমার দ্রগের সম্পর্য উপকরণ মির্গোবিত ইইয়া গেল। তল্পশনে আমি যারপরনাই দ্রাখিত ইইলাম এবং ক্রিয়া প্রতি ইইয়া লেবগণের প্রসম্বতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর ক্রিয়া প্রতি ইইয়া আমাকে চতুরাণ্গণী সেনা দিলেন। ভ্পালগণের সহিত্ কর্মার সংগ্রামে অবতীর্ণ ইইলাম। বিশ্তর নিহত ইইতে লাগিল। তথ্য ক্রিয়া চতুদিকে প্রায়ন করিল।

হে তপোধন! যাহার প্রিমিত্ত এত কান্ড হইয়াছে, সেই কোদন্ড এক্ষণে রাম-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্যণকেও প্রদর্শন করিব। যদি দাশরখি রাম উহাতে গণে সংযোগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ই'হাকেই জানকী দান করিব, সন্দেহ নাই।

সশ্তব**িউত্তম সর্গা।** মহর্ষি কৌশিক জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কহিলেন, মহারাজ! তবে এখন আর্পান রামকে সেই হরকার্মক প্রদর্শন কর্ন।
তখন জনক মহার্ষার আদেশে সচিবগণকে কহিলেন, সচিবগণ! তোমরা গিয়া সেই
গান্ধলিণ্ড মালাসমলভক্ত দিবা শাল্কর-শরাসন আনরন কর। মহাবল সচিবেরা
জনকের প্রপ্রবেশ করিয়া কার্ম্কের পশ্চাং পশ্চাং বহিগতি হইলেন। ঐ ধন্
অণ্টাক্রের এক শকটের উপর লোহ-নিমিতি মঞ্জ্যমাধ্যে স্থাপিত ছিল. অতি
দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষা কথািঞ্ছ উহা আকর্ষাপত্রিক আনিতে লাগিল।

অনন্তর সচিবেরা অমরপ্রভাব রাজা জনকের সাহাধানে হরধন্ আনয়ন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি আবশ্যক বেধি করিয়া থাকেন, তবে এই সর্বন্পতিপ্রিত শরাসন প্রদর্শন কর্ন। তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষ্মাকে ধন্ প্রদর্শনের উদ্দেশে কৃতাঞ্জিলপ্রেট মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, রক্ষন্! আমার প্রপ্রেষ্ণণ এই কার্ম্ক অর্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহার্বীর্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও ইহাকে প্রো করেন। এই শরাসনের বিবয় আমি অধিক আর কি বলিব, মন্বার ত কথাই নাই, স্রায়্র ফ্র রক্ষ রক্ষ গর্শব কিয়য় ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ উত্তোলন আস্ফালন এবং ইহাতে জ্যা আরোপণ ও শরসংখোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি এই ধন্ আনাইলাম, আপনি উহ্ স্কের্য্ণলকে প্রদর্শন কর্ন। তথন কৌশিক রামকে কহিলেন, বংস! ত্রিতি কণে এই হরশরাসন নিরীক্ষণ

তখন কোঁশিক রামকে কহিলেন, বংস! তাতি কিলে এই হরশরাসন নির্বাক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মন্ত্র্যা উদ্ঘানি প্রন্যু অবলোকনপ্র্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধন্য পাণিতলে স্পর্শ ক্রিটেছ। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারক্ষ্য জনক ও বিশ্বমিত্র তংক্ষণাং তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন ক্রিটে অবলীলাক্তনে শরাসনের মধ্যভাগ গ্রহণ এবং বহ্সংখ্য লোকের সমক্ষে ক্রেটি গ্র্ণ আরোপণপ্র্বক আকর্ষণ ও আম্ফালন করিতে লাগিলেন। কোদ্ধে সমক্ষেত্র দ্বিশতেই দ্বিশতে হইয়া গেল। এ সময় বজুনির্ঘাধের ন্যার একটি যোরতর শক্ষে হইল। পর্বত বিদীর্শ হইবার কালে ভাভাগ যেমন বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেইয়্প চারিদিক কাপিয়া উঠিল। বিশ্বমিত্র, জনক ও রাম-লক্ষ্যণ ভিন্ন আর সকলেই হতচেতন হইয়া ভাতলে নিপ্তিত হইলেন।

অনশ্তর সকলে আশ্বন্ধত ইইল। জানকী-পরিণয়ে রাজা জনকের যে সংশয় উপপিথত ইইয়ছিল, তাহাও অপনীত ইইয়া গেল। তখন তিনি কৃতাজলিপ্টে বিশ্বামিন্তকে সন্বোধনপ্র্ক কহিলেন, ভগবন্! আমি দাশরিথ রামের বলবীর্ধের সমাক্ পরিচয় পাইলাম। এই ধন্তপা ব্যাপার অতি চমৎকার। অমি মনেও এইর্প করি নাই য়ে, ইহা কখনও সভ্তবপর ইইবে। এখন আমার দ্হিতা সীতা রামের সহিত পরিণীতা ইইয়া জনকের কুলে কীর্তি প্রাপন করিবে। এত দিনে আমার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ ইইল। আমি প্রাণসমা জানকীকে রামের হলেত সমর্পণ করিব। এক্ষণে আপনি অনুমতি কর্ন, আমার দ্তগণ রথে আরোহণপ্র্ক অবিলন্ধে অংবাধ্যায় বাইবেন; বিনয়বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই প্থানে আনয়ন এবং ধন্তিপপণে রামের সীতা লাভ ইইল, এ কথাও নিবেদন করিবেন। রাজকুমার রাম ও লক্ষ্যণ যে নিবিধ্যে আছেন, ই হারা প্রতিমনে এই সংবাদও দিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত রাজ্যি জনকের প্রার্থনায় তংক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। জনকও রাজা দশরথকে এই ব্তাল্ড জ্ঞাপন ও আনয়ন করিবার নিমিত্ত দ্ত-দিগকে পত্র দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

অন্ট্রমণ্ট্তম সর্গা। দ্তগণ রাজার্ষ জনকের আদেশে অযোধ্যাতিম্বথ যাইতে লাগিলেন। পথে তিন রাত্রি অতীত হইয়া গেল। তাঁহাদিগের বাহনসকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ বহ্দরে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। শ্বারপালেরা পরিচর পাইয়া অবিলন্দের তাঁহাদিগকে মহারাজের নিকট লইয়া গেল।

অনন্তর ঐ সমসত দ্তেরা অমরপ্রভাব বৃন্ধ দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ভয়ে বিনীত ও মধ্র বাকো কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! মন্ত্রী ও শবিকের সহিত রাজা জনক কর্মচারী উপাধ্যায় ও প্রোহিতের সহিত আপনাকে বারংবার স্নেহপূর্ণ বাক্যে কুশল জিল্ডাসা করিয়া, ভগবান্ কৌশিকের অন্যোদিত কার্য সংসাধনার্থ কহিয়াছেন, 'যিনি ধন্ত্তণ্গ পণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন, আমি তাহাকেই সীতা সম্প্রদান করিব', প্রের্থ যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা আপনি অবশাই জানেন। অনেকানেক হীনবল ভ্পোল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ধন্ত্রিগ প্রসলেগ সম্পূর্ণ পরাজ্য্য হইয়া রোষ-ক্ষায়িত মনে প্রস্থান করিয়াছেন, ইহাও আপনি জানেন। এক্ষণে আপনার পরে রাম ষদ্চছাক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিরের সহিত আগমনপ্র্রিক সভামধ্যে প্রসিন্ধ হরধন্ দ্বিথণ্ড করিয়া পণে সীতাকে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব আমি ইংলকে কন্যা দান করিয়া প্রিওজ্ঞাভার অবতরণ করিব; আপনি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান কর্ন। মহারাজ! আপনি উপাধ্যায় ও প্রেরাহিতের সহিত অবিলম্বে মিথিলায় আসিয়া রাম ও লক্ষ্যণকে একবার চক্ষে দেখনে এবং আমারেও এই কন্যাভার হইতে উন্ধার কর্ন। আপনি মিথিলা রাজ্যে আগমন করিলে প্রস্বরেরই বিবাহমহোৎসব উপভোগ করিতে পারিবেন। নরনাথ! রাজা জনক মহার্ষি কোশিকের আদেশে এবং প্রেরাহিত শতানন্দের উপদেশে আপনাকে এইর্পই কহিয়াছেন।

রাজা দশরথ দ্তম্থে এই সংবাদ শ্রবণপ্রক যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্টাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে বংস রাম, লক্ষ্যণের সমাভিব্যাহারে মহর্ষি কৌশিকের প্রযক্তে থাকিয়া বিদেহ নগরে বাস করিতেছেন। রাজ্যি জনক তাঁহার বলবীর্যের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে কন্যাদ্যনের সংকশ্প করিয়াছেন। এখন আপনারা যদি জনককে বৈবাহিক সম্বশ্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে চল্ল, আমরা সকলে বিশ্ব

মণিত্রগণ ক্ষান্তবর্গের সহিত দশরথের ক্রাই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।
তখন কোশলাধিপতি প্রম প্রতি হৈছিল তাহাদিগকে কহিলেন, তবে আমরা
কলাই মিথিলাভিম্থে যাত্রা করিব

রজনী উপস্থিত হইল। জনকের সর্বগ্রনসম্পন্ন মন্তিগণ রাজা দশরথের আবাসে পরম সমাদরে নিশ্ব সাপন করিতে লাগিলেন।

একোনসংভাততম সর্গা। অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধ্বর্গে পরিবৃত হইয়া হৃত্যনে স্মন্ত্রকে আহ্যানপ্রেক কহিলেন, স্মন্ত্র! অন্য ধনাধ্যকেরা স্রেক্তি হইয়া প্রভূত ধনবত্বের সহিত অগ্রে গমন কর্ক। আমার আদেশে চত্রজিগণী সেনা নিগতি হউক। ভগবান্ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘায়্ম মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সমুস্ত ব্যক্তিরা অন্ব ও শিবিকাযোগে যাত্রা কর্ন। মহারাজ জনকের দ্তেসকল শীঘ্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত প্রা দিতেছেন, অতএব আমারও রথে অন্ব্যোজনা কর।

রথ স্মৃতিজত হইলে দশরথ ঝবিগণের সহিত নিজ্ঞানত হইলেন। তাঁহার আদেশে সেনাগণ তাঁহার পশ্যাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। পথে চারি দিবস অতিক্রানত হইয়া গেল; সকলে মিথিলায় সম্পৃত্যিত হইলেন।

অনন্তর মহীপাল জনক বৃদ্ধ রাজা দশরথের আগমন-সংবাদে ষংপরোনাশ্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাশ্ত হইয়া প্রীতিভরে যথোচিত উপচারে অর্চনা করত কহিলেন, নরনাথ! আপনি ত নিবিছে। আসিয়াছেন? আপনার আগমন আমার ভাগাবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই কুমারযুগলের বিবাহ-জনিত প্রীতি অনুভব কর্ন। স্বেগণ-পরিবৃত স্বরাজ ইন্দের ন্যায় স্বয়ং ভগবান্ বিশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও

আমার সোঁভাগ্য-গর্বের আবিভাব হইতেছে। এক্ষণে আমার ভাগ্যগ্রণে কন্যা-দানের বিষ্পেকল অপসারিত হইয়া গেল এবং আমারই ভাগ্যগ্রণে মহাবীর রঘ্বংশীর্যদিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন কুল অলম্কৃত হইল। মহারাজ! আপনি ম্বয়ংই ঋষিগণের সহিত কলা প্রভাতে যজ সমাপনাল্ডে বিবাহ-ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া দিবেন।

রাজা দশরথ মহার্যগণ-সমক্ষে জনকের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনাথ! পরস্পরায় এইর্প শ্রত হওয়া যায় যে, দান গ্রহণ না করা কোন-মতেই শ্রেয়ন্কর নহে। অতএব আপনি যে বিষরের প্রসংগ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম। তখন রাজ্য্যি জনক সভ্যবাদী অযোধ্যাধিপতির এইর্প ধর্মসংগত যাদকর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যারপরনাই বিশ্যিত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। ম্নিগণ একর অবস্থান নিবন্ধন ধংপরোনাসিত সম্পূষ্ট হইরা পরম স্থে নিশা ৰাপন করিতে লাগিলেন। মহারাজ্ঞ দশরথ রাম ও লক্ষ্মণের ম্থারবিন্দ অবলোকনে প্লকিত এবং বিদেহাধিপতি জনক কর্তৃক সমাদ্ত হইয়া নিজিত হইলেন। তভ্জু রাজা জনকও শাস্তান্সারে বজ্ঞাবশেষ সম্পাদনপ্রকি রাজকুমারীস্বরের পরিণয়োচিত লৌকিক কার্সমন্দর সমাপন করিরা বিশ্রামশ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সম্ভতিত্ব সর্গা। রজনী প্রভাত হইলে রাজা জনক মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃসবনাদি কার্য সমাধান করিয়া স্ক্রেনিহত শতানন্দকে কহিলেন, রক্ষান্! বাহার পরিসরে প্রাকারোপরি বন্দক্রির সম্দর সংগৃহীত রহিয়াছে এবং যে শ্থান দিয়া ইক্ষ্মতী নদা প্রকৃতি হইতেছে, সেই সাংকাশ্যা নাদনী স্বর্গসদৃশী নগরীতে কুশধনজ নামে অনিষ্ঠ এক দ্রাতা বাস করিয়া থাকেন। তিনি অতি ধর্মাশীল তেজস্বী ও মহাবলপরাক্রান্ত। একণে আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। কুশধনজ আমার বজ্ঞরক্ষক রূপে নিব্দ্ধ আছেন। তিনি এ স্থানে আসিয়া আমারই সহিত জানকার বিবাহ-মহেনংসব উপভোগ করিবেন।

মহারাজ জনক প্রেরাহিত শতানন্দের নিকট এইর্প কহিলে কার্য-কুশল দ্তেরা তাঁহার নিকট আগমন করিল। তিনিও অবিলন্দের তাহাদিগকে সাংকাশ্যা নগরীতে যাইবার আদেশ দিলেন। তখন দ্তেরা দ্রতগামী অনেব আরোহণপ্রিক ইলের আদেশে বিষ্কৃর ন্যায় মহারাজ কুশধ্বজের আনয়নের জন্য যাত্রা করিল এবং তথায় উপ্পিত হইরা তাঁহার নিকট রাজা জনক যের্প কহিয়াছিলেন অবিকল তাহাই কহিল। মহারাজ কুশধ্বজ দ্তেম্থে জানকীর পরিলয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া জনকের আজারুমে বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপিন্থত হইয়া ধর্মপরায়ণ জনককে সন্দর্শন এবং তাঁহাকে ও মহার্য শতানন্দকে অভিবাদন-প্রিক রাজার যোগ্য দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অমিতদাতি মহাবীর জনক ও কুশ্যকে সদ্দামন নামক মন্ত্রীকে আহ্বানপূর্ব কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি একণে দূর্যর্য রাজা দশরথের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূত্র ও অমাভাগণের সহিত অবিলম্বে এই স্থানে আনরন কর। রাজমন্ত্রী স্দামন রাষ্কৃত্বপ্রদাপ রাজা দশরথের শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবনতশিরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! রাজা জনক উপাধ্যায় ও প্রোহিত সমভিব্যাহারে আপনারে দশন



করিবার বাসনা করিতেছেন। মহারাজ স্পার্থ মাল্রপতির এইর্প বাক্য শ্রুতি-গোচর করিয়া খাষ্ণাণ এবং অধিকা ও বন্ধ্বগেরি সহিত ষ্থার রাজা জনক উপবেশন করিয়া আছেন, ব্যাস গমন করিলেন; কহিলেন, মহারাজ। ভগবান্ বিশ্চ আমাদিগের কুলদেকটা আমার সকল কার্বে, মুখে যাহা বলিবার তাহা ইনিই বলিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে ইনি মহার্বিশ্বামিতের অনুমতিক্রমে অন্যান্য খাষ্ণগণের সহিত আমার কুলপ্রায় কার্তন

রাজা দশরথ এইর্প কহিয়া ত্ফীম্ভাব অবলম্বন করিলে ভগবান্ বিশন্ঠ রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ! প্রত্যক্ষাদির অগোচর রক্ষ হইতে অবিনাশী রক্ষা উৎপল্ল হন। রক্ষার পাত মরীচি! মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের আগজ বিকল্বং। বিকল্বং হইতে মন্ উৎপল্ল হন। এই মন্ই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মন্র পাত ইক্ষাকু। এই ইক্ষাকু অযোধারে আদি রাজা। ইক্ষাকুর কুক্ষি নামে এক পাত্র জন্মে। কুক্ষির পাত্র বিক্রিক, বিক্রিক, বিক্রিক, বানে পাত্র মহাপ্রভাব তেজন্বী অনরণা, অনরণাের পাত্র মহাপ্রভাব তেজন্বী অনরণা
অক পাত্র জন্মে। ইনি অতি ষশন্বী ছিলেন। ধান্ধানারের পাত্র মহারথ যাবনাশের, যাবনাশেরর পাত্র মাধাতাা, মান্ধাতাের পাত্র স্মান্ধির দাই পাত্র—ধান্ধানির পাত্র মহাত্রভাব আসিতা হাছিলেন। ধান্ধানার বিপক্ষে হৈহয় তালজগ্র ও শান্বিন্দান্ত ও রাজ্যচাত্রত হইয়া মহিষীন্বয়ের সহিত হিমাচলে গমন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরপ্রপ্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দাই দুনিয়ার পাতক এক ইও! ~ www.amarboi.com ~

মহিবী সস্তা ছিলেন। ই'হাদিগের মধ্যে একজন অপরটির গর্ভ নণ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষাদ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় পর্বতে ভূগন্দদন ভগবান্ চ্যবন বাস করিতেন। কমললোচনা অসিত্মহিষী মহাভাগা কালিন্দী প্র-কামনায় দেবপ্রভাব ভাগবের নিকট গমন করিয়া ভাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহার্ষ ভাগবি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রোংপত্তি প্রসংগ্য কহিলেন, মহাভাগে! ভোমার গর্ভে এক মহাবলপরাকানত পরমস্কর তেজস্বী প্র অচিরাৎ গরলের সহিত জন্মগ্রহণ করিবে। ক্মললোচনে! তুমি শোকাকুল ইইও না।

পতিরতা কালিন্দী ভ্গন্নন্দন চাবনকে নমস্কার কারলেন। বিধবা হইলেও তাঁহার গর্ভে এক প্র জান্মল। তাঁহার সপস্থী গর্ভাবিনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, প্র ভ্রিষ্ট হইবার কালে তাহাও নিগতি হয়; এই কারণে উহার নাম সগর হইল। এই সগরের প্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশ্যান উৎপার হন। অংশ্যানের প্র দিলীপ, দিলীপের প্র ভগারথ, ভগারথের প্র কর্ৎস্থ। কর্ৎস্থ হইতে রঘ্ জন্ম গ্রহণ করেন। রঘ্র প্র তেজস্বী প্রকৃষ্ধ। ইলি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষ্স হন। তৎপরে ই'হারই নাম কল্মাষপাদ হইয়াছিল। ই'হার প্রের নাম শঙ্খণ। শঙ্খণের প্রে মুন্দর্শন, স্নৃদর্শনের প্র আশনবর্ণ, অভিনবর্ণের প্র শান্তাগ, শান্তাগর ক্রি উৎপাল হন। নহাবের প্র প্র মুন্দুর্ক, প্রশ্রাকর প্র আন্বরীয়। অন্বরীয় হইতে মুন্দুর উৎপাল হন। নহাবের প্র যাতি, য্যাতির প্রে নাভাগ, নাভাগের ক্রেড, অজের প্র মহারাজ দশর্থ। রাম ও লক্ষ্যণ এই দশরথের আজের ক্রেড, আজের প্র মহারাজ দশর্থ। রাম ও লক্ষ্যণ এই দশরথের আজের ক্রেডিন স্কান্তালিন্ড, ইক্ষ্যকৃদিগের কুলভ্রণ রাম ও লক্ষ্যণেরই নিমিত্ত অপ্রার কন্যান্বর প্রার্থনা করা ব্যইতেছে; আপ্রনি অন্বর্ণ পারে র্পেগ্ণস্ক্র কন্যান্বর প্রার্থনা করা ব্যইতেছে; আপ্রনি অন্বর্ণ পারে র্পেগ্ণস্ক্র কন্যান্বর প্রার্থনা করা ব্যইতেছে; আপ্রনি অন্বর্ণ পারে র্পেগ্ণস্ক্র কন্যা সম্প্রদান কর্ন।

**একসম্ভতিত্য লগ**ি। মহার্য বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে মহারাজ জনক কৃতাঞ্চলিপ্টে কহিলেন, ভগবন্! কন্যাদান কালে কুলপরিচয় প্রদান করা সাবংশীয়দিগের অবশ্য কর্তব্য, স্বতরাং আমিও আমাদিগের কুলক্রম কীর্তন করিতেছি, প্রবণ কর্ন। নিমি নামে অন্বিতীয় বীর ধর্মপরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বীয় কর্মবলে ত্রিলোকমধ্যে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পত্র মিথি, মিথির পত্র জনক। ই'হারই নামান্সারে আমাদের বংশপরম্পরা সকলেই জনক শব্দে আহতে হইয়া থাকেন। জনকের পত্তে উদাবস, উদাবস,র পত্র নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্ধনের পত্র মহাবীর সংকেতৃ, সংকেতৃর পত্র মহাবল দেবরাত, রাজবি দেবরাতের পরে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পরে মহাপ্রতাপ মহাবীর, মহাবীরের পত্র স্থীর স্থৃতি। স্থৃতি হইতে ধার্মিক ধৃভাকেতু জন্মগ্রহণ করেন। ধৃষ্টকেতুর পঢ়া হর্যশ্ব. হর্যশ্বের পঢ়া মর্ব পঢ়া প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের পুত্র মহাবল কীতিরিথ। কীতিরিথ হইতে দেবমীচ় উৎপল্ল হন। দেবমীকের পত্রে বিবাধ, বিবাধের পত্রে মহীপ্রক, মহীপ্রকের পত্রে কীর্তিরাত, কীতিরিংতের পুত্র মহারোমণ্, মহারোমণের পুত্র স্বর্ণরোমণ, স্বর্ণরোমণের পুত্র হ্রন্সবরোমণ্। এই ধর্মজ্ঞ মহাস্থার দুই পাত্র, তন্মধ্যে আমি জ্যোষ্ঠ এবং আমার দ্রাতা বীর কুশধ<sub>ৰ</sub>জ কনিষ্ঠ। আমাদের বৃদ্ধ পিতা জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমারই হস্তে

সমসত রাজ্য এবং কনিষ্ঠ কুশধনজের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া বনপ্রস্থান করেন। পরে তিনি লোকলীলা সংবরণ করিলে আমি অমরপ্রভাব কুশধনজকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ ও ধর্মান,সারে রাজ্য পালন করিতেছিলাম।

অন্তর কিয়ংকাল অতিবাহিত হইলে স্থেকা নামে এক মহাবল মহীপাল মিথিলা রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত সাংকাশ্যা হইতে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দ্তম্বে এই কথা কহিয়া দিলেন, যে আমাকে হর-কার্ম ও কমললোচনা জানকী প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্প্রণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই কারণে উভয়পক্ষে তৃম্ব যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমিই তাঁহাকে সমরে পরাক্ষ্ম ও সংহার করি। তপোধন! স্থেকা নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে মহাবীর কুশধ্বজকেই অভিষেক করিয়াছি। এই কৃশধ্বজ আমার কনিন্ঠ প্রাতা, আমিই ইছার জ্যেন্ঠ। এক্ষণে আমি প্রতিমনে দ্ই কন্যাই দান করিব। স্বাক্রনার ন্যায় স্রপা বীর্যশ্বকা জানকীকে রামের হলেত এবং উমিলাকে লক্ষ্মণের হলেত দিব। চিসত্য করিতেছি, আমি প্রতিমনে অবশাই এই কার্য সাধন করিব। এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোলেশে গোদানবিধি ও পিতৃক্ত্য নির্বাহ করিয়া দেন। অদ্য মঘানক্ষয়। আগামী তৃতীয় দিবসে প্রশান্ত উত্তর্থকান্নী নক্ষয়ে বিবাহসংস্কার ক্রমণ্য হইতে পারিবে। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের স্ব্যোদ্দেশে গো-হিরণান্তি করা করা কর্তব্য হইতেছে।

দিবস্থাতিত্ব স্থা। বিদেহাধিপতি বিদ্বামিত মহার্ব বিশিতের মতান্সারে তাইছিল সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষাকু ও বিদেহ এই উভয় করিল কথা আর বলিব কি, অন্য বংশ কোন অংশেই ইহার তুলা হইতে প্রেম্বর্ক ইইল এবং ই'হাদের যে প্রকার রূপ, ইহা তাহারও অন্রূপ ইইল। মহারাজ! একণে আমার আর একটি বন্ধবা অবশেষ রহিয়াছে, আপনি তাহাও প্রবণ কর্ম। আপনার কনিও হাতা ধর্মশাল কুশধ্যকের অলোকিক র্পলাবণাসম্পন্না দ্ই কন্যা আছে: আমবা রাজকুমার ভরত ও শত্রোর পল্লীরূপে ঐ দ্ইটিকে প্রার্থনা করিতেছি। দেখুন, মহাপাল দশর্থের প্রেরা সকলেই প্রিরদর্শন য্বা ও লোকপালসদৃশ এবং দেবতার ন্যার বিক্রমসম্পন্ন। অভএব একণে আপনি ঐ উভর ভরত ও শত্রের রবিবাহসম্বন্ধ অবধারণ করিয়া ইক্ষাকু কুলকে বন্ধন কর্ন। এই বিষয়ে আর কিছুমাত সংশয় করিবেন না।

রাজবি জনক ভগবান্ কৌশিকের মুখে বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ান্র্প বাক্য প্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, তপোধন! ধখন আপনারা উভয়ে এই অনুর্প কুলসম্বশ্ধে অনুভা দিতেছেন, তখন আমার কুল যে ধনা, তাহার আর সন্দেহ নাই। একণে আপনাদিগের যের্প অভির্তি, তাহাই হইবে। কুশধ্যজের দুই দুহিতা রাজকুমার ভরত ও শগ্রুঘাকে সম্প্রদান করা যাইবে। তৃতীয় দিবসে উত্তর্জবগ্নী নক্ষা। ঐ নক্ষয়ে ভগ দেবতা আছেন, স্তরাং উহাই বিবাহের প্রশস্ত দিবস হইতেছে। একণে চারি মহাবল রাজপ্ত একদিনেই চারিটি রাজকনারে পাণিগ্রহণ কর্ন।

স্শীল জনক এই বলিয়া গাতোখান করিলেন এবং কৃতাজলিপ্টে বিশ্বামিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বশিষ্ঠকে কহিলেন, আপনাদিগের প্রসাদে কন্যাদানর্প পরম ধর্ম আমার সঞ্চিত হইল। রাজা দশরথের ন্যায় আমিও আপনাদিগের শিষ্য। আপনারা আমাদিগের তিনজনেরই রাজসিংহাসন অধিকার কর্ন। যেমন মিথিলা নগরী মহারাজ দশরথের যথেচ্ছ বিনিয়োগের যোগা, রাজধানী অযোধ্যাও আমার তদুপ। অতএব আপনারা প্রভূষ বিস্তারে কিছুমাত্র সংকৃচিত হইবেন না, যের্প উচিত বেধি করেন, তাহাই হইবে।

রাজা জনক এইর্প কহিলে মহীপাল দশরথ হৃষ্ট ও পরম সন্তৃষ্ট হইয়া কহিলেন, মিধিলানার্থ। আপনারা উভয় প্রাতাই অসীম গ্রণসন্পন্ন। জনকবংশের মিধিতুলা রাজগণ আপনাদিগের সৌজনো সর্বত প্রিমত হইতেছেন। আপনি স্থী হউন। আমি একগে স্বীয় শিবিরে গমন করি। গিয়া আমাকে প্রান্ধকার্য সম্পয় বিধিবং বিধান করিতে হইবে।

অনন্তর ষশস্বী দশর্প রাজবি জনককে সম্ভাবণপূর্বক ভগবান্ বিশণ্ঠ ও বিশ্বামিন্তকে অন্তে লইয়া অবিলন্তে তথা হইতে নিগতি হইলেন এবং স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া শ্রাম্পকার্য সমাপন করিলেন। পর্যাদন প্রভাতে গালোখান-পূর্বক প্রাতঃকালীন গোদানসংস্কার সম্পাদন করিয়া বিপ্রবর্গকে বহুসংখ্য ধেন্দ্র প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈই প্রেবংসল ক্ষিত্র প্রগণের উদ্দেশে চারি লক্ষ সন্বর্ণ শৃণ্গ-সম্পর্মী দ্ববর্ধতী সবংসা ধেন্দ্র ক্রিমিন্সারে ব্রাহ্মণগণকে কাংস্য দোহনপালের সহিত প্রদান করিয়া তাহার্থিকে ভ্রিপরিমাণে অর্থ প্রদান করিলেন এবং সেই গোদানসংস্কার-সংস্কৃতি সমগণে পরিবৃত ইইয়া লোকপাল-পরিবেন্টিত প্রজাপতির ন্যার শোভা স্কাইতে লাগিলেন।

বিশশ্ভিতিত্বস সর্গা। মহাবৃত্তি দশরথ যে দিবসে এই গোদানসংস্কার সম্পাদন করেন, ঐ দিবস টুক্কয়রাজের আত্মন্ধ, ভরতের মাতৃল মহাবার যুধাজিং, দশরথের সহিত সাক্ষাংকার করিবার নিমিন্ত মিথিলার সম্পাদথত হইলেন। তিনি তথার সম্পাদথত হইরা অনামর প্রদন্ধ্বিক দশরথকে কহিলেন, মহারাল! কেকয়নাথ দেনহের সহিত আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসিরা কহিয়াছেন, বংস! তুমি বহাসের শ্ভানুখ্যান করিয়া থাক, একশে তাঁহাদিগের সর্বাপাশি মপাল। মহারাল! পিতা আমার ভাগিনের ভরতকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই কারণে আমিত্ত আপনার রাজধানী অবোধ্যার গিয়াছিলাম। অবোধ্যায় গিয়া শ্নিলাম, আপনার ভনরেয়া বিবাহার্থ আপনারই সহিত মিথিলায় আসিয়াছেন। আমি তথায় এই কথা শ্নিরা ভাগিনের ভরতকে দেখিবার আশার সমর এই স্থানে আগমন করিলাম। রাজা দশরথ মাননীর প্রির অতিথি ব্ধাজিংকে অভ্যাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে প্রা করিলেন।

অনশ্তর দিবা অবসান হইয়া আসিল। রক্তনীও উপন্থিত হইল। অযোধ্যার অধিনাথ তনরগণের সহিত পরমস্থে নিশা বাপনপূর্বক প্রভাতে গালেখান করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্যসম্দর সমাখান করত মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া বক্তবাটে চলিলেন। রাজকুমার রামও বিবাহের মঞ্গলাচারসকল পরিসমাণ্ড হইলে শ্ভলশেন বিজয় মহুতে সর্বাভরণভ্ষিত প্রাতৃগণের সহিত বশিন্তাদি খ্যিগণের পশ্চাতে প্রভাত্মিতে গমন করিলেন। সকলে তথার উপনীত হইলে ভগবান্ বশিন্ত একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদেহাধিনাথ জনককে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, নরনাথ! রাজাধিরাজ দশরথ মঞ্চালস্ত্রধারী প্রগণের সহিত প্রবেশন্দ্বারে সম্প্রদাতার আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও গ্রহীতা একর হইলে সকল কর্মই হইতে পারে। অতএব আপনি বৈবাহিক লৌকিক কার্য শেষ করিয়া তাঁহাকে আসিতে অনুমতি প্রদান কর্ম।

দাতা ধর্মজ্ঞ জনক মহাত্মা বলিন্টের এইর্প বাক্য প্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! দ্বারে এমন কোন দ্বারপাল আছে? সে কাহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে? এই রাজ্যে আমার ন্যায় আপনারও সম্পূর্ণ অধিকার; স্তরাং নিজ গৃহ প্রবেশের আর বিচার কি? দেখ্ন, আমার কন্যাগণের সম্দয় মণগলাচরণ সমাপন হইয়ছে। তাহারা প্রদীশ্ত পাবকশিখার ন্যায় বেদিম্লে মিলিত আছেন্। আমিও এই বেদিতে বাসয়া এখনই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর বিলন্বের আর প্রয়েজন নাই, শীয়ই বৈবাহিক কার্মের অনুষ্ঠান কর্ন।

রাজ্ঞা দশরথ বশিষ্ঠমুখে জনকের এইর্প বাক্য প্রবেশস্ব থাবিগাণ ও তনয়িদগকে লইয়া সভাপ্রবেশ করিলেন। সকলে সভামধ্যে প্রবেশ করিলে জনক বশিষ্ঠকে কহিলেন, প্রভো! আপনি থাবিগাণের সহিত লোকাভিরাম রামের বিবাহ-কর্ম সম্পাদন কর্ন। তথন বশিষ্ঠদেব এই বাক্যে সম্পত হইয়া গোতমতনয় শতানন্দ এবং কুশিকনন্দন বিশ্বামিতের সহিত বিশ্বমান্মারে যজ্ঞশালায় এক বেদি নির্মাণ করিলেন। উহার চারিদিক গম্পুত্রেশ অলক্ষ্ত করিয়া দিলেন। যবাংকুরযুক্ত ভিত্রকুম্ভ, শরাব, ধ্পপ্রেণ ধ্পেন্টে, লাজপার, শংখাধার, হরিয়ান্শত অক্ষত প্রব, প্রাক উহার ইত্সত্ত শোভা পাইতে লাগিল। ম্নিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদির উপর সমপ্রমাণ দর্শক্রেম্ভ করিয়া বিধানান্মারে আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন। তৎপরে তথায় বিশ্বিমান্মান বির্মানান্মারে আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন। তৎপরে তথায়া বিশ্বিমান করিতে লাগিলেন।

প্রদান কারতে লাগলেন।
আন্তর রাজা জনক স্থিতিরগবিভ বিতা সীতাকে আনয়ন এবং রামের অভিমাথে ও অগিনর সমস্টে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, রাম! এই সীতা আমার দাহিতা, ইনি তোমার সহধমিপী হইলেন। ভূমি পাণি আবা ই'হার পাণি গ্রহণ কর: মণ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিরতা হউন এবং ছায়ার নয়য় নিয়ত তোমার অন্গতা থাকুন। রাজার্ষ জনক এই বলিয়া রামের হলেত মন্ত্রপত্ত জল নিকেপ করিলেন। দেবতা ও অবিগণ সাধ্বাদ করিতে লাগিলেন। দ্দের্ভিধ্ননি ও প্রশ্বাণিট হইতে লাগিল।

রাজা জনক মণ্যোচ্চারণ ও উদক প্রক্ষেপপ্র্বক রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করিয়া আনহিদত মনে লক্ষ্যাণকে কহিলেন, লক্ষ্যাণ! এক্ষণে তৃমি এই স্থানে আগমন কর। তোমার মধ্যাল হউক। আমি উমিলাকে সম্প্রদান করি, তৃমি অবিলম্বে ই'হার পাণি গ্রহণ কর। জনক লক্ষ্যাণকে এইর্প কহিয়া ভরতকে কহিলেন, ভরত! তুমি মাভবীকে গ্রহণ কর। শানুষাকে কহিলেন, শানুষা! তৃমিও প্রত্নতীতিকৈ গ্রহণ কর। তোমরা সকলেই স্শীল ও চরিতরত। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া পরীগণের সহিত সমাগত হও।

অনশ্তর কুমারচতুণ্টর বশিষ্টের মতান্সারে ঐ চারিটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তংপরে তাঁহারা অন্নি, বেদি, রাজা জনক ও মহাত্মা অবিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্তোক্ত প্রণালী অন্সারে বিবাহ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে প্রণাব্দিট হইতে লাগিল। দিবা দ্যুদ্ভিধনীন সংগীত ও বাদির বাদিত হইতে প্রবৃত্ত হইল। অস্সরাসকল নৃত্য আরম্ভ করিল। গন্ধর্বেরা মধ্র স্বরে গান



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনে সকলেই বিষ্ময়াবিষ্ট হইল। ষখন এইর্পে চারিদিক ত্র্ধরিবে পরিপ্রিত হইল, তখন দশরথের তনম্বগণ তিনবার অণিন প্রদক্ষিণ করিয়া পদ্লীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ দশরথও বরবধ্সংগমে নানাপ্রকার মধ্যলাচরণ করিয়া উ'হাদিগের অনুগামী হইলেন।

চড়ু:সাত্তিতম সাগা ॥ পরাদন প্রভাতে মহার্য বিশ্বামির রাজা দশরথ ও জনককে সম্ভাষণপূর্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। দশরথও রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন মিথিলাধিনাথ প্রফ্লেসমনে কন্যাগণকে লক্ষ গো, বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট কাবল, কৌশের বসন, কোটি বন্ধা, স্মান্তিত হলতী অধ্ব রথ ও পদাতি এবং স্বর্ণ রজত মাজা ও প্রবাল কন্যাধনস্বর্প দান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার শতসংখ্য সখা এবং দাসী ও দাসও সমভিব্যহারে দিলেন। মহারাজ জনক কন্যাগণকে এইর্প বহুবিধ ধন দান করিয়া রাজা দশরথের আদেশে স্বীর আবাসে প্রবেশ করিলেন। দশরথও খাষিবগাকে অগ্রবতী করিয়া চতুরংগ বল সমভিব্যাহারে তনয়গণকে সংগে লইয়া অযোধ্যাভিম্বথে গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পশ্চিপণ অন্তরীকে ভীষণ ন্বরে চ্ট্রিপর আরম্ভ করিল। ভ্তেবে ম্পেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে ল্যাগিন্ট তম্পশ্নে দশর্থ বিশ্চিত্রের করিতেছে এবং ম্গ্রকণও দক্ষিণ দিক দিয়া বাইতেকে একংশ বল্ন, অকস্মাৎ এ আবার কি উপস্থিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার হৃদর কন্পিত ও মন স্তব্ধপ্রায় হইতেছে।

তখন বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বির রাক্ষা সন্বোধনপূর্বক করিলেন, মহারাজ !

এই যে নিমিত্ত উপস্থিত ইহার পরিণাম ষের্প প্রবণ কর্ন । অন্তরীক্ষে :
পক্ষিগণের যে যোররব প্রতিগোচর হইতেছে, ইহাই বিপদের আশংকা উৎপাদন
করিয়া দিতেছে, কিন্তু ম্পাণ উহার শান্তি স্চনা করিতেছে। অতএব এক্ষণে
আর্পান এই সন্তাপ পরিত্যাগ কর্ন ।

উভরে এইর্প কথোপকথন করিতেছেন এই অবসরে একটি প্রচন্ড বাত্যা উল্লিড হইল। উহার প্রভাবে মেদিনী বিকম্পিত ও মহীর্হসকল নিপতিত হইতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকার স্থাকে আচ্চল্ল করিল। কোনদিক আর কাহারই দ্ভিগৈচের হয় না। বায়্বশে ভস্মরাশি উন্ডান হইয়া সৈন্যগণকে আচ্চল্ল করিল। উহারা অচেতন হইয়া পড়িল। কেবল বিশিন্তাদি থামিগণ এবং সপ্রে রাজা দশর্থ তংকালে নিভাশ্ত অভিভ্,ত হইলেন না।

ইতাবসরে করিয়কুলনিধনকারী জ্যাসশ্ভলধারী ভ্রন্দদন রাম স্কাধ্যেশে কুঠার, করে প্রথর শর ও ভাস্বর শরাসন ধারণপূর্বক রিপ্রাস্রসংহারক ভাসবান্ ব্যোমকেশের ন্যায় তথার প্রাদ্ভিত্ত হইলেন। রাজা দশর্প সেই কৈলাস্থিবরীর ন্যায় একাশ্ত দৃংধর্ষ, য্যাশ্ভকালীন হৃতাশনের ন্যায় নিভাশ্ত দৃংসহ, স্বভেজঃপ্রদীশ্ত পামরগণের দৃনিরিক্ষ্য মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিলেন। জপ্রোমপরায়ণ বিশিষ্ঠাদি বিপ্রগণ তাঁহাকে সন্দর্শনপূর্বক বিরলে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই জ্মদান্দ্ভনয় রাম পিতৃবধে জাতকোধ হইয়া ক্ষরিয়কুল কি নির্মাণ করিবেন? ক্ষরিয় বধ করিয়া প্রের্বিইছার ক্রোধানল ত নির্মাণ

হইয়াছিল, এক্ষণে কি প্নের্বার সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন? শ্বিষণণ এইর্প শ্বিয়া অর্থা গ্রহণ ও মধ্র বাকো সম্বোধনপূর্বক সেই ভীমদর্শন ভ্লানন্দনকে প্রান্ধাকরিলেন। প্রবলপ্রতাপ রামও ক্ষিপ্রদত্ত প্রাণ্থাতগ্রহ করিয়া দাশর্থি রামকে কহিলেন।

পশ্বসাত্তিতম সর্গ । রাম! আমি তোমার অন্ত,ত কলবীর্ষ ও ধন্ত্রণ সমস্তই শুড়ে ইইরাছি। তুমি বৈ সেই শৈব ধন্ অনারাসে ন্বিশত করিয়াছ ইহা অতিশর বিস্মরের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি এই কথা-শ্রবণ করিয়া অনা এক ধন্ গ্রহণপ্রক উপস্থিত হইলাম। তুমি একণে আমার প্রেপ্রের্খগণের এই ভীষণ শরাসনে শর যোজনা করিরা ইহা আকর্ষণ ও আপনার বল প্রদর্শন কর। এই কার্যে বীর্ষ পর্জানা হইলে আমি তোমার সহিত প্রবলর্পে স্বন্ধ্য করিব।

মহারাজ দশরথ জমদান্তনর রামের এইর প বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষয়বদনে দীননয়নে কৃতাঞ্চলিপটে কহিতে জাগিলেন, ভগবন্ ! আপনি মহাতপা রাজাণ; একণে ক্রিয়-বিনাশ-রোধে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রদর্শন্তি জারাছেন : স্তুরাং আমার



এই বালকগণকে অভয় প্রদান কর্ন। আর্পান স্বাধাায়ব্রতশীল মহাত্মা ভার্পবদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বিদশরাজ ইন্দের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাপ্র্বক
শস্ত ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধর্মসাধনে মনঃসমাধান ও ভগবান্ কাশ্যপকে সমগ্র
বস্থেরা দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে অধিবাস করিতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা
করি, আর্পান কি আমারই সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আইলেন?
দেখনে, রামের কোনরূপ অমুজ্ঞাল ঘটিলে আমরা কি প্রশেষারণ করিতে পারিব?

রাজা দশরথ এইরূপ কহিলে জমদিশনন্দন তাঁহার বাক্যে জনাদর প্রদর্শন-প্রেক রামকে কহিলেন, রাম! দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দ্ইখানি কার্মক প্রয়ন-সহকারে নির্মাণ করেন। ঐ দূই খন্ সর্বলোকপ্রিজত স্দৃঢ় ও সারবং। তন্মধ্যে তুমি যাহা ভাগিগায়াছ, উহা সংগ্রামাথী ভগবান গ্রন্থককে স্রগণ গ্রিপ্রাস্র সংহার বাসনায় প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীর আমারই হস্তে বিদ্যান। দেবতারা এই দ্বের শাস্মন বিষ্কৃত্তে দান করেন। এই পরপ্রবিজয়ী বৈষ্ধ্ব ধন্ন সারাংশে শৈব ধন্রই অনুরূপ।

এক সময়ে সূরগণ সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলাসনকে নীলকণ্ঠ ও বিষ্ট্র বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সভ্যসত্কপ বিরিণ্ডি সূরগণের

অভিসন্ধি ব্রিতে পারিয়া উভয়ের বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে শিব ও বিষণ্ণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর ষ্মুধ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিষণ্ এক হ্বকার পরিভ্যাগ করিলেন। সেই হ্বকার শব্দে ভীষণ শৈব শরাসন শিথিল হইয়া গেল। র্দ্ধদেবও স্তাম্ভিত হইলেন।

তখন দেবতা ও খাষিগণ গ্রিক্তিম বিষ্ণুর পরাক্তমে শৈব ধন্ গৈথিল হইল দেখিয়া তাঁহাকেই অধিকবল বোধ করিলেন। ক্রুন্থ র্দ্রও অন্র্ন্থ হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বিদেহ নগরে রাজ্যির্থ দেবরাতের হতে শরের সহিত ঐ শরাসন অর্পণ করিলেন। আর আমার ভ্রুদ্ধেন্ডে যে এই কোদ্ধের সহিত ঐ শরাসন অর্পণ করিলেন। আর আমার ভ্রুদ্ধেন্ডে যে এই কোদ্ধের দেখিতেছ, ইহা বিষ্ণু মহার্থি খাচীককে প্রদান করিরাছিলেন। মহাতেজা খাচীক আমার পিতা জ্বমাণিনকে দেন। অনন্তর কোন সমরে তপোবল-সম্পন্ন মহাত্মা জ্বমাণিন এই বৈষ্ণ্য ধন্ পরিত্যাগ করিলে অর্জুন অধর্মবৃদ্ধি আগ্রর করিয়া তাঁহার বধসাধন করিয়াছিলেন। রাম! আমি পিতার এই দার্গ বিসদৃদ্ধ বিনাশব্যতা প্রবণ করিয়া ক্রেণ্ডেরে বর্ধনাধীল ক্রিয়েকুল উৎসন্ন করিয়াছি। তৎপরে সমগ্র প্রথিবী অধিকার করিয়া বজ্ঞান্তে উহা মহাত্মা কাশ্যপতে দক্ষিণা দান করি। আমি কাশ্যপকে প্রথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বত্তে জ্বাধ্বাসপর্বক তপাসাধন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে শ্রেনিলাম, তুমি জনক্রিটের হরকার্মান্ক ভাগিলাছ। আমি এই বার্তা প্রবণ করিবামান্ত আত্মান্ত মর্যাদা পালনপর্বক আমার এই গৈতৃক শ্রাসন গ্রহণ ও ইহাতে শ্রুদ্ধিকান কর। যদি তুমি এই বিষমে কৃতকার্য হও, তাহা হইলো আমি ক্রেমার সহিত স্বন্ধ্রক্তি করিব।

ষট্ল ততিত্বন লগা । দাধুরীথ রাম কামদশের এইরপে রাকা প্রবণ করিয়া পিতৃসালিধি নিবন্ধন মূদ্মদদ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহাবীর! আপনি পিতার বৈরশ্দিধ আপ্রয় করিয়া যে কার্য করিয়াছেন, আমি তাহা শ্নিয়াছি। নির্যাতন-দপ্রা বারের অবশাই শ্লাঘনীয়, সূত্রাং ইহা যে আপনার সম্চিতই হইয়াছে, অগালৈর করিলাম। কিন্তু আমি ক্লিয়, আমাকে যে আপনি বার্যহান অশক্তের ন্যায় অব্যাননা করিতেছেন, ইহা কোনমতেই সহনীয় হইতে পারে না। অভএব অদ্য আপনি আমার তেজে ও প্রাক্তম উভয়ই প্রত্যক্ষ কর্ন।

এই বলিয়া রাম জোধে একান্ড অধার হইরা জামদশেনার হনত হইতে অবলালাক্রমে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ধন্তে গ্ণযোগ ও শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জামদশ্লা! তুমি রাশ্ধণ বিশেষতঃ বিশ্বমিত্র সন্বশেষ আমার প্রকাশির হইতেছ; কেবল এই কারণেই আমি এই প্রাণহর শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই দিব্য শর সামথোঁ বিপক্ষের বলদর্প চূর্ণ করিতে পারে। ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে বল, ইহা শ্বরো তোমার তপঃসঞ্জিত লোকসম্পর, কি এই আকাশগতি, কোন্টি নণ্ট করিব?

ঐ সময় রক্ষাদি দেবগণ কবিবর্গ এবং গল্ধর্ব অপ্সর, সিম্প চারণ কিল্লর বক্ষ রক্ষ ও উরগ্যগণ এই অভ্যুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত তথায়

সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমক্ষেই জামদন্দোর তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। জামদশ্নাও নিবীর্য ও স্তম্ভিত হইলেন এবং রামের প্রতি এক দুন্টে চাহিয়া রহি*লে*ন।

অনশ্তর তিনি পদ্মপলাশলোচন রামকে মৃদুবচনে সম্বোধনপূর্ব কহিলেন, রাম! আমি যখন মহার্য কাশাপকে সমগ্র বস্থারা দান করি, তখন তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, তুমি আমার রাজ্যে আর বাস করিতে পারিবে না। তিনি এইরূপ প্রতিষেধ করিলে আমি তাহান্ডেই সম্মত হইয়াছিলাম। তদবধি প্রিবনীতে আর রান্তি বাস করি না। অতএব, তুমি একণে আমার গতি নাশ করিও না। আমি এই গতিবলে মানসবং বেগে মহেন্দ্র পর্বতে যাত্রা করিব। আরু আমি যে তপ অনুষ্ঠান স্বারা লোকসকল সন্তর করিয়াছি, তুমি এই দতেও এই শরদণ্ডে তংসমদের সংহার কর। হে বীর! এই বৈঞ্চব শরাসন গ্রহণ করাতেই আমি ব্রবিরাছি, তুমি সাক্ষাৎ পরেষোত্তম। তুমি অবিনাশী মধ্যরিপর! এঞ্চণে তোমার মঞ্চল হউক। তোমার প্রতিত্বন্দরী আর কেহ নাই এবং তোমার কার্য অলোকিক। এই সকল দেবতারা সমাগত হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, তুমি বে আমাকে পরাভব করিলে, ইহাতে আমার লক্ষা কি। একণে তুমি এই সিসম শর শরাসন হইতে মোচন কর। আমিও মহেন্দ্র পর্বতে বাতা করি

মহাপ্রতাপ জামদণনা এইর্প কহিলে ক্রান্ রাম লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিলেন। জামদণেনার তপোবল-সন্তিত জাকসকল বিনন্ট ও সমস্ত দিক তিমির-নির্মান্ত হইল। তন্দর্শনে স্কুল্প ও ক্ষিবর্গা রামের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জামদণনাও ক্ষিত হইরা রামকে প্রদক্ষিণপূর্বক মহেন্দ্র

পর্বতে গমন করিলেন।

**দশ্তদশ্ততিতম দর্গা।** জামদশ্ন্য প্রস্থান করিলে দাশ্রথি রাম রোধ পরিহারপূর্বাক নীরাধিপতি বর্ণকে ঐ বৈষ্ণব ধন্ প্রদান করিলেন। তিনি বরুণকে ধনু প্রদান করিয়া বশিষ্ঠাদি খবিগণকে অভিবাদনপূর্বক পিতা দশরথকে ভাত দশনে কহিলেন, পিতঃ! একণে কামদণনা প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব আমাদের চতুরপ্য সৈন্য আপনার প্রবন্ধে রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিম্বথে যাত্রা করুক।

রাজা দশরথ জামদপ্রের প্রস্থান-বার্তা শ্রবণ করিয়া একানত হুণ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি রামকে বারংবার আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মুস্তকাল্পাণ করিতে লাগিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যেন তাঁহার ও আপনার প্ৰনৰ্জন্ম লাভ হইল।

অনন্তর তিনি সসৈন্যে রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রমণীয় অযোধ্যা কুসুমের সূত্রমায় সূপোভিত এবং উহার রাজমার্গদকল সলিলসেকে স্ক্রিক ও ধ্রঞ্পটে অলম্বত হইয়াছিল। নিরন্তর তুর্যরব উহার চতুদিকি প্রতিধর্ননত করিতেছিল। পরেবাসীরা মাণ্যল্যদ্রবাহকেড দণ্ডায়মান; সর্বতই লোকারণা, রাজপ্রবেশ দর্শনে সকলেরই মুখ একানত উল্জবল।

তখন মহারাজ প্রেগণ সম্ভিব্যাহারে পৌরবর্গ ও প্রবাসী বিপ্রগণ কর্তৃক প্রত্যুদ্গত হইয়া হিমাচলের ন্যায় ধবল স্বীয় প্রিয় আবাসে প্রবেশ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিলেন। তিনি গৃহপ্রবেশপূর্বক ভোগবিলাসে পরিভূপত হইয়া স্বজনগণের সহিত নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা সর্মিয়া ও কৈকেরী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মণ্গলাচরণ সহকারে হোমপ্তে কোশেয়ন্বসনস্শোভিত বধ্গণের প্রতিপ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উ'হাদিগকে অস্তঃপ্রে প্রবেশ করাইলেন এবং উ'হাদিগকে লইয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্দিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

এইর্পে প্রবেশোপবোগাঁ আচারপরন্পরা পরিসমাশত হইলে বধ্গণ নিজনে প্রাকিতমনে ভর্তগণের সহিত ভোগস্থ অন্ভব করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্যাণ প্রভৃতি প্রাতৃগণও সধন সজন কৃতদার ও কৃতাশ্য হইরা পিতৃশ্লুবার প্রবৃত্ত হইলেন।

অনশ্বর কির্মান্দ্রবস অতীত হইলে মহারাজ দশর্থ কৈকেয়ীতনর ভরতকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, বংস! তোমার মাতুল কেকয়রাজকুমার মহাবীর ব্যাজিং তোমাকে লইয়া বাইবার অভিপ্রারে আগমন করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তুমি উহার সমাভিব্যাহারে গমন কর। তথন রাজকুমার ভরত পিতার আদেশে শরুবোর সহিত মাতামহের আবাসে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পিতা মাতৃগণ ও বিরকারী রামকে সন্ভাষণ-পূর্বক শরুবোর সহিত তথায় যারা করিলেন। তিই বার ব্যাজিংও তাঁহাদিগকে লইয়া আনন্দিত মনে স্বনগরে উপস্থিত ইইলেন। তথন ভরত ও শরুবাকে দেখিয়া তাঁহার পিতার হর্ষের আর পরিস্থাত ইইলেন। তথন ভরত ও শরুবাকে দেখিয়া তাঁহার পিতার হর্ষের আর পরিস্থাত বহুলেন। তথন ভরত ও শরুবাকে দেখিয়া তাঁহার পিতার হর্ষের আর পরিস্থাত বহুলেন। তথন ভরত ও শরুবাকে দেখিয়া তাঁহার পিতার হর্ষের আর পরিস্থাত বহুলেন।

ভরত মাতৃলালয়ে গমন করিলে বিশ্ব ও মহাবল লক্ষ্যণ দেবসদৃশ পিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাম প্রিকার আজ্ঞান,বতাঁ হইয়া পোরকার্যসম্পর পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন ভাইরে প্রবাস দিশের প্রির ও হিতকর বিষয়সকল অন্তিত হইতে কাগিল। তিনি শাস্তানিদিন্ট পথ অবলন্দনপূর্বক মাতৃগণের প্রতি ও অন্যানি গ্রুজনের প্রতি কর্তবা অভিনিবেশপূর্বক সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দশর্প রামের এইর্প চরিত্রে অতিমান্ত প্রাণিত লাভ করিলেন। রাজান বাণক ও দেশবাসী অন্যান্য সকলেই তাঁহার প্রতি সবিশেষ অন্ত্রাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দশর্পের তনয়গলমধ্যে সত্যপরাক্রম রামই অতি যদর্শনী ও ভ্তগণমধ্যে স্বরুশ্ভ্র ন্যায় গ্লেবান ছিলেন। সেই মনস্বী আদশ্ব বংসরকাল সীতার সহিত নানাপ্রকার স্থাভোগ করিলেন। তিনি জানকীগতপ্রাণ ছিলেন, জানকীও একক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে হ্দয় হইতে বহিষ্কৃত করিতেন না। তাঁহার পিতা রাজ্যি জনক রাজ্যবিধানের অন্তর্গ করিয়াই তাঁহাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন এই কারলে এবং তাঁহার রমণীয় র্প ও কমনীয় গ্লেগ রাম তাঁহার প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জানকীর মনেও রামের প্রতি দ্বিগ্লতর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হইল। রাম জানকীর অভিপ্রায় স্পন্টই জানিতেন এবং স্কুরকন্যার ন্যায়, সাক্ষাং লক্ষ্যীর ন্যায়, স্কুশা জানকীও রামের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত বিশেষর্পে জ্ঞাত ছিলেন।

তথন স্রেশ্বর বিষ**্ যেমন কমলাকে প্রাশ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন,** সেইর্প সেই প্রিয়দশনি রাম এই মনোহারিণী জনকর্নাদনীকে পাইয়া যারপর-নাই হৃষ্ট ও স্থাছিত হইলেন।

## অযোধ্যাকাণ্ড

প্রথম সর্গা। রাজকুমার ভরত বংকালে মাতুলালয়ে গ্রমন করেন তখন প্রেমাসপদ শন্ত্যাকেও সমভিব্যাহারে লইয়া বান। ঐ উভয় দ্রাতা তথায় মাতুল ব্যাজিতের প্রযক্তে অপতা নির্বিশেষে আদৃত ও প্রতিপালিত হইয়াও বৃষ্ধ পিতাকে একক্ষণের নিমিত্তও ভোলেন নাই। রাজা দশরথও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্বদেহনিগতি বাহ্ততুট্রের ন্যায় চারিটি প্রেকে যথেণ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু বাদও তাঁহার তনরেরা তাঁহার অতিমান্ত স্নেহের পান্ত ছিলেন, তথাচ তিনি রামকেই অপেক্ষাকৃত প্রীতির সহিত দেখিতেন। রাম ভ্তেগণের মধ্যে স্বয়্ত্রের ন্যায় অনন্যসাধারণ গৃত্থ ধারণ করিতেন। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; স্বয়ণণের অন্রোধে বাহ্বলগ্রিত রাক্ষসরাজ রাবণের বধসাধন করিবার নিমিত্ত মর্ত্রাকে রামর্পে অবতার্গ হইয়াছেন। ফলতঃ দেবমাতা অদিতি যেমন বল্পধন্ন প্রেম্বর ন্যায়ে পাইয়া বারপরনাই শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

এই মহাবীর রাম অস্রাশ্না ও প্রিরদর্শন। ক্রিলে তাঁহার তুলনা নাই। তিনি পিতার ন্যায় গ্রেবান্ এবং প্রশাস্তস্ত্তি তিনি ম্দ্রেচনে সকলের তিনি প্রের নার গ্লেবনি এবং প্রণাত্ত্বভার গাতান মৃদ্র্বনে সকলের সহিত সম্ভাবণ করিয়া থাকেন। কেই ভাইনে প্রতি পর্ববাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি এর প কথা কখনই ওতের ক্রিক্ট করেন না। অন্যকৃত একটিমার উপকারেও তাইনে পরিতোধ জনে বিশ্ব অপকার অন্যত ইলৈ স্বায় উদার গ্রেণ সমগ্র বিস্ফৃত ইন। তিনি অক্টিভানের অবকাশকালেও স্ণোলি বয়োব্দ আনী সাধ্পণে পরিবৃত ইইয় শান্তরহসা অন্শালন করিয়া থাকেন। তিনি বৃদ্ধিমান ও প্রিয়বেদ। ক্রিক্ট অভাগিত ইইলে তিনি সর্বায়ে তাইনে সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি ব্লিমান ও প্রিয়বেদ। ক্রিন্ট অভাগিত ইলৈ তিনি সর্বায়ে তাইনের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। ক্রিন্ট অভাগিত বলবান, কিন্তু আপনার বার্মমদে কখনই উন্মত্ত হন না। তিনি সভাবাদী, বিশ্বান ও বৃশ্ধবর্গের মর্যাদাপালক। তিনি প্রজারঞ্জন, প্রজারাও তাঁহার প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি বিপ্রভক্তিপরায়ণ ও দীনশরণ। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র। তিনি দুডেটর নিরুতা, ধর্মজ্ঞ ও দেশকালজ্ঞ। তাঁহার বৃদ্ধি স্বীয় বংশেরই অনুর্প, এই কারণে তিনি ক্ষতির ধর্মকে বহু মান করিয়া থাকেন এবং ঐ ধর্ম রক্ষা করিলে যে স্বর্গলাভ হয় এই-ই তাঁহার স্থির বিস্বাস। অমণ্যল প্রসঞ্জে ও ধর্মবির স্থ কথায় তাঁহার অভিনুচি নাই। কোন প্রশ্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি স্বগা্ব বৃহস্পতির ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর যান্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার অপ্যপ্রত্যধ্যসম্দর সূলক্ষণসম্পন্ন। তিনি তর্ণ ও নীরোগ এবং পরেষ-পরীকার স্কুদক্ষ। জগতে তিনিই একমত্তে সাধ্ব। সেই রাজকুমত্তর প্রকৃতিবর্গেব বহিষ্টর প্রাণের ন্যায় একান্ত প্রিয়ন্তর। তিনি বেদ-বেদাঞ্গে অধিকার লাভ করিয়া গরে,গৃহ হইতে সমাবর্তন করিয়াছেন। সমল্য ও অমল্যক অদ্যশদ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কল্যাণের জন্মভ্মি, তেজম্বী ও সরল। সংকটম্থলেও তিনি কখন মিখ্যা-বাক্য প্রয়োগ করেন না। ধর্মার্থদশী বৃদ্ধ রাহ্মণেরা তাঁহার আচার্য। তিনি

গ্রিবগ'ডত্তুক্ত, স্মৃতিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি লৌকিকার্থ'কুশল, বিনীত, গম্ভীর, গড়েমন্য ও সহায়সম্পন্ন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কথনই নিম্ফল হয় না। অর্থ যে ন্যায়ান,সায়ে উপার্জন ও সংপাত্রে দান করিতে হরু তিনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ভঞ্জি অতি অসাধারণ। তিনি অসং বদ্তু গ্রহণে কখনই লোল্পে নহেন। তিনি আলস্যশ্না, সাবধান এবং স্বদোষদর্শী। তিনি কৃতজ্ঞ ও লোকের অল্ডরজ্ঞ। তিনি ন্যায়ান,সারে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কাব্য ও দর্শনশাদের তাঁহার সবিশেষ বঢ়ংপত্তি লাভ হইয়াছে এবং তিনি ধর্ম ও অর্থের অবিরোধে সূখ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কর্তবাভার বহনে তাঁহার আলস্য নাই। বে-সমুস্ত শিল্প বিহারকালে বিশেষ উপযোগী, তিনি তংসমূদর আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি অর্থবিভাগে স্বপট্ন। হস্তী ও অন্বে আরোহণ ও উহাদিগকে শিক্ষাদান-এই উভর কমেই তিনি সদেক। বিপক্ষ সৈনোর অভিমংখে গমন, শত্রসংহার ও ব্যুহরচনা-এই সমস্ত কর্মে তিনি স্থারগ। তিনি ধন্বেদ্প্রগণের অগ্রগণ্য ও অতিরথ। দেবাস,রগণ রোষাবিষ্ট হইলেও তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভব করিতে পারেন না। তিনি কোন অংশে লোকের অবজ্ঞাজন নহেন। তিনি কালের অনারত্ত ও ত্রিলোকপ্রিজত; তিনি ক্সাগ্রণে প্রিথবীর ন্যায়, ব্রাধতে ব্হস্পতির ন্যায় এবং বলবীবে স্বপতি 🛞 বন্ধ ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। রাম পিতার প্রতিকর প্রকৃতিবর্ধির কমনীর এইর্প গ্ণগ্রামে করজালমণিডত প্রদীশত স্বাধানডারের লাভি শোভা পাইতে লাগিলেন। তথন দেবী বস্মতী এই স্করির অধ্যাপ্রভান লোকনাথসদ্শ রামকে অধিনাথর্পে প্রাথনা করিলেন।

বৃশ্ব রাজ্য দশর্ষ রাম এই প্রকারে গ্ণবান হইয়াছেন দেখিয়া ভাবিলেন, আমার জীবন্দশার বংস বিশ্ব প্রায় হইবেন—তন্দশনে না জানি আমার কির্প আনক্ষই হইবে। কবে অমি প্রির প্র রামকে বৌবরাজ্যে অভিবিত্ত দেখিব।

বৃন্ধ রাজ্য দশরথ রাম এই প্রকারে গ্রেগবান হইয়াছেন দেখিয়া ভাবিলেন, আমার জীবন্দশার বংস বুলি হইবেন—তন্দশনে না জানি আমার কির্প আনন্দই হইবে। কবে আমি প্রিয় প্র রামকে বৌবরাজ্যে অভিবিত্ত দেখিব। রাম সততই স্যোক্রের অভ্যাদর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সকল জীবেই তাহার দরা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তিনি জলববী জলদের ন্যায় আমা অপ্রেক্ষা সকলেরই প্রিয়। যম ও ইন্দের ন্যায় তাহার বল, ব্হস্পতির ন্যায় তাহার বৃন্ধি, পর্বতের ন্যায় তাহার ধৈর্য। অথিক কি, তিনি আমা অপেক্ষা সর্বাংশেই গ্রেমন। আমি এই বৃন্ধ বরসে তাহাকে এই প্রথবী-সাম্রাজ্যের উপর আমিপত্য বিস্ভার করিতে দেখিয়া স্বর্গ লাভ করিব।

অনশ্তর মহারাজ দশরথ রামকে এইর্ণ ও অন্যানার্প অন্যন্পতিদ্রেভি
অপরিচ্ছিল সর্বোধকট গ্লে অলক্ষত দেখিরা মন্ত্রিগণের সহিত প্রামশ করত
তাহাকে যৌবরাজা প্রদানের বাসনা করিলেন। তিনি তাহাকে যৌবরাজা
প্রদানের বাসনা করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন,—মন্ত্রিগণ! অমোর দেহে জরার
সন্তার হইয়াছে এবং অন্তরীকে গ্রহনক্ষরের প্রতিক্লতা, বাত্যা ও ভ্মিকম্প
প্রভাতি নানাপ্রকার উৎপাতও হইতেছে; এই কারণে এই যৌবরাজা প্রদানপ্রস্তাব আমার শোকাপহরণ পূর্ণচন্দুস্নুন্দরানন লোকাভিরাম রামের ও প্রকৃতিবর্গের সবিশেষ প্রীতিকর হইবে।

তথন সেই রাজাধিরাজ যোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজাগণের হিতার্থ এবং রামের ও প্রজাগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনার্থ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে যমবান হইলেন। তিনি মন্দ্রিগণ দ্বারা নানা নগর ও জনপদের প্রধান

প্রধান লোকদিগকে আনম্রন করাইলেন এবং মর্যাদা অনুসারে তাঁহাদিগকে বাসগৃহ ও নানাপ্রকার আভরণ প্রদান করিলেন। কিন্তু তংকালে কেকয়রাজ ও মিথিলাখিনাথ জনককে এই সংবাদ প্রদান করা যুক্তিসিন্ধ বিবেচনা করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, ই'হারা অতঃপর এই প্রিয় সমাচার অবশাই পাইবেন।

অনশ্বর বিজয়ী রাজা দশরথ সভাভবনে উপবেশন করিয়া আছেন, ইতাবসরে লোকপ্রিয় পার্থিবগণ আগমন করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত অধীন রাজা উপস্থিত হইয়া দশরথপ্রদাশতি আসনে তাঁহারই অভিমুখে উপবেশন করিলেন। ই'হারা রাজভন্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায়ই অযোধ্যায় বাস করিয়া থাকেন। ই'হারা অতি বিনীত। রাজা দশরথও ই'হাদিগকে সবিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। ই'হারা ও জনপদবাসী প্রধান প্রধান লোকেরা দশরথের সম্মুখে উপবেশন ক্রিলে তিনি অমরগণপরিবৃত স্বরাজ ইন্দ্রের নাায় শোভা পাইতে



ন্দিতীয় সর্গা। অনন্তর রাজা দশরথ কিন্তিসদ্শ গদ্ভীর, মধ্র ও অদ্ভত্ত স্বরে চতুদিক প্রতিধন্নিত করিয়া প্রারেষদবর্গকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদিগের অভিনিবেশ আকর্ষণপূর্ব ক হিত্তমুখিও প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন,—পারিষদগণ। আমার প্রপারের এই জিটার্ণ রাজ্য প্রেনিবিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন—ইহা তোমরা ক্রিশাই জান। এক্ষণে আমি সেই ইক্ষাকু প্রভাতি ন্পতি-প্রতিপালিত স্থোচিত সমস্ত সামাজ্যে স্থ-সম্বিধ ব্বিধর প্রস্তাব করিতেছি। দেখ, আমি পূর্বতন নিয়ম অবলম্বনপূর্বক আত্মসূখ-নিরপেক হইয়া প্রতিনিয়ত শস্তান,সারে প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। আমি সমস্ত লোকের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া দেবতছত্তের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে বহু, সহস্র বংসর আমার বরঃক্রম হইরাছে, অতঃপর আমার ইচ্ছা এই বে, এই জীর্ণ দেহকে এককালে বিদ্রাম দেই। আমি লোকের বে গুরুতর ধর্মভার বহন করিতেছি, নির্প্কুশ মন্বা ইহার তিসীমায় বাইডে পারে না এবং ইহা বীর পরে,বেরই উপযুক্ত। আমি একণে এই গ্রেড়ারে নিতান্ত পরিস্রান্ত হইরা পড়িরাছি। অতএব এই সমস্ত সমিহিত রাশ্বণের অন্মতি গ্রহণপ্রেক প্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়া বিশ্রাম-লাভের ইচ্ছা করি। আমার আত্মঞ্জ মহাবীর রাম আমারই সমস্ত গুল অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলবীর্ষে সূররাজ প্রেক্সরেরই অনুর্প। একণে সেই প্রয়াবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ধার্মিকপ্রধান রামকে প্রীত মনে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিব। তিনি তোমাদিগেরই যোগ্য, গ্রৈলোকাও তাঁহাকে পাইয়া নাথবান হইবে। অতএব আমি অদাই বস্মতীর এই হিতান,ভান করিব এবং রামের প্রতি সমস্ত সাম্রাজ্ঞার অর্পণ করিয়া স্থী হইব। একণে বল, আমার এই সাধু অভিপ্রায় তোমাদিগের অনুক্ল হইবে কি না? অথবা

র্যাদ প্রীতিনিকশ্বন এইর্প প্রস্তাব করিয়া থাকি তবে এতদপেকা হিতকর ষাহা হইতে পারে তোমরা তাহারও প্রসংগ কর। কারণ মধ্যম্থ লোকের চিন্তা প্রবাপর পক্ষ সঙ্ঘর্ষে অধিকতর ফলোপধায়ক হইয়া **থাকে**।

কলভারপূর্ণ জলধরকে দেখিয়া ময়্র বেমন সম্পুষ্ট হয়, ভূপালগণ সেইর্প মহারাজ দশরথের বাকা সন্তোষসহকারে স্বীকার করিলেন। তখন রাজসভায় অগ্রে সামস্তগণের আনন্দ-কোলাহলের প্রতিধ্বনি উখিত হইল: তংপরে সাধারণের এতংবিষয়ক আন্দোলনে যেন মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। অনশ্তর ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিগণ পরবাসী ও জানপদবর্গের সহিত ধর্মার্থকুশল মহীপাল দশরথের অভিপ্রার অবগত হইয়া একমতে পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং ভাপালকৃত প্রশেনর মীমাংসা করিয়া তাঁহাকে সন্বোধনপ্রকি কহিলেন, মহারাজ! আপনার বরঃজম বহু সহস্র বংসর হইল। আর্পান বৃন্ধ হইয়াছেন; এই কারণে রামকেই যৌবরাজ্যে অভিষেক করা আপনার শ্রেয়। মহাবীর রাম একটি বৃহৎকায় মাতঞ্গের প্রুণ্ঠ ছগ্রে আনন সংবৃত করিয়া গমন করিতেছেন, আমরা এইটি দেখিতেই ইচ্ছা করি।

তখন অবনিপাল তাঁহাদিগের আশ্তরিক ইচ্ছা ব্রথিয়াও না ব্রথিবার ভান করিয়া জিল্পাসিলেন, রাজগণ! আমার প্রস্তাবমার জোমরা যে রামের যৌব-রাজ্যে সম্মত হইতেছ, ইহাতেই মনে একটি সুংগ্রে উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে

নাজে লামত হহতেহ, হহাতেহ মনে একাচ সংশ্রে ভাগিত হারছে। একগে বল, তোমাদিগের অভিপ্রায় কি। আমি বন্ধন জীবিত থাকিয়া ধর্মান,সারে রাজ্যাসন করিতেছি, তখন তোমরা কি কারণে মহাবল রামকে রাজ্পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কর?

অনন্তর ভ্পালগণ এবং ক্ষেত্র জানপদবর্গ তাঁহাকে সন্বোধনপর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার সাক্ষে রামের বহু প্রকার সদ্গ্রণ আছে। একণে আপনার সমকে জীবের গ্র ব্যাখ্যা করিতেছি, প্রবণ কর্ন। সেই অমোহবীর্ষ দেবরাজসদৃশ রোম আপনার অসামান্য গ্রেণ ন্বীর প্রপ্রায়বাণকে অতিক্রম করিয়াছেন। ভ্রােলে তিনিই একমার সংপ্রাহ ও সত্যপরায়ণ। ধর্ম ও অর্থ তাঁহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রজাগণের সংখোৎপাদনে চন্দের ন্যার, ক্মাগ্রণে বস্পেরার ন্যায়, ব্লিখবলে ব্হস্পতির ন্যায় এবং বলবীয়ে শচীপতি ইন্দের ন্যায় অভিহিত হইয়া খাকেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্য-প্রতিজ্ঞা, সচ্চরিত্র ও অস্যোশ্না। কৈই দ্বেখিত হইলে তিনিই সাম্থনা প্রদান করেন। তিনি ক্ষমালীল প্রিরবাদী কৃতজ্ঞ ও জ্বিতেন্দ্রির। তিনি কোমলম্বভাব স্পিরচিত্ত ও স্দৃশ্য। তিনি জ্ঞানবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া থাকেন। এই গুণে ইহলোকে তাঁহার অতুল কীতি যদ ও তেজ পরিবর্ধিত হইতেছে। স্রাস্র মন্যে যে-সমস্ত অস্তশস্ত বিদামান আছে, তংসমাদয়ই তিনি অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যা তাঁহার সম্যক আমত্ত হইরাছে এবং তিনি অপ্গের সহিত সম্দর বেদ অবগত আছেন। সংগতিশাস্ত্রে ভাঁহার অসাধারণ অধিকার। তিনি শ্রেয়ের বাসভ্যাম ও সাধ্ব। ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ক্ষ হন না। ধর্মার্থনিপণে সর্বপ্রেষ্ঠ রান্ধণেরা তাঁহার শিক্ষক। ঐ মহাবাঁর গ্রাম বা নগররক্ষার্থ সংগ্রাম উপস্থিত হইলো জয়শ্রী অধিকার না করিয়া লক্ষ্যণের সহিত প্রত্যাগমন করেন না। তিনি যখন রণস্থল হইতে হসতী বা রথে আরোহণপূর্বক প্রভাগমন করেন, তখন স্বজনের ন্যার পুরবাসীবর্গের সর্বাণ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসিয়া থাকেন। তিনি উরসজাত পূত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের

প্রত্যেককেই পরে কলত্র প্রেষ্য শিষ্য ও অণ্নিসংক্রান্ত সমগ্র সংবাদ আনুপ্রিক জিজ্ঞাসা করেন। "কেমন শিখোরা আপনাদিগের শ্ঞা্যা করিতেছে? ভূতোরা একাশ্ডমনে আপনাদিগের সেবা করিতেছে?" তিনি প্রায়ই আমাদিগকে এইর্প কহিয়া থাকেন। প্রজাদের দুঃখ দেখিলে তিনি বারপরনাই দুঃখিত হন এবং উহাদের উৎসবেই পিতার ন্যায় পরিতোষপ্রাম্ত হইয়া থাকেন। তিনি যখন কথা কহেন, তাঁহার বদনারবিন্দে মন্দ মন্দ হাস্য নিগতি হয়। তিনি প্রাণপণে ধর্মকে আগ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহার সম্যুদ্ধ উদ্দেশ্যই শূভ ফল প্রসব করিয়া থাকে। বিবাদে তাঁহার কিছুমার প্রবৃত্তি নাই। তিনি সূরগার, বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার প্রান্তর অতি স্মৃদৃশ্য এবং লোচনব্যল বিশ্তীর্ণ ও তামবর্ণ, বোধ হয় যেন শ্বয়ং বিষ্ণৃই ভ্লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শোষ্ বীষ্ এবং রণক্ষেত্রে লঘ্ড সঞ্চরণ এই সমস্ত গা্ণে সাধারণে যারপরনাই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি প্রঞ্জাপালক। বিষয়স্পৃহা তাঁহার চিত্ত বিকৃত করিতে পারে না। এই সামান্য পূথিবীর কথা দূরে থাকুক হৈলোকার ভারও তিনি অনায়াসে বহন করিতে পারেন। তাঁহার ক্রোধ ও প্রসমতা কথনই ব্যর্থ হইবার নহে। তিনি নিয়মান,সারে বধার্ছকে বধদণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু যাহারা নির্দেশ্ট্ট তাহাদের উপর তাহার কিছুমাত্র বিরাগ উপস্থিত হয় না; প্রত্যুতঃ 🕲 সীদিগকে প্রচরে অর্থ দিয়া আপনার প্রসাদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রকাগণের স্প্রনীয় সাধারণের প্রতিকর অতি উদার গণেযোগে ভাস্করের সর্গের সর্বত্ত বিকাশ কাভ করিয়াছেন। মহারাজ। প্রজারা আপনার এই গ্রুক্তির প্রেকে প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আমাদেরই ভাগ্যে প্রজাপালনর প্রেরাশকর কার্বে চতুর হইয়াছেন। বলিতে কি, মরীচিতনয় কশ্যপের ন্যুক্ত আপনি ভাগ্যক্রমেই এইর্প গ্লের প্রেক পাইয়াছেন। স্বাস্র মন্বা পর্য ও উরগণণ এবং প্রবাসী ও জনপদবাসী সকলেই রামের বলু আরেজি ও দীর্ঘায় প্রার্থনা ক্রিয়া থাকেন। কি দ্বী, কি वानक, कि वृष्ध, कि यूवा সকলেই कि সায়ংকাল कि প্রাতঃকাল, সকল কালেই রামের অভ্যাদয় কামনায় তম্গতমনে দেবগণকে নমস্কার করেন। একণে আপনার প্রসাদে সকলের এই মনোরথ সিম্ধ হউক। নরনাথ! আমরা ইন্দীবরশ্যাম রামকে যৌবরাজ্যে নিয়ন্ত দেখিব। একণে আপনি সেই দেবদেবসদৃশ প্রিয়কারী প্রকে প্রফ্রন্স মনে রাজ্যে অভিবেক কর্ন।

ভূতীর সগা। অনন্তর মহারাজ দশরথ পোর ও জানপদবর্গের সহিত ভ্পাল-গণের বিনীত ব্যবহারে শিন্টাচার প্রদর্শনপ্রবিক প্রিয় ও হিতকর বাকো কহিলেন, তোমরা আমার সর্বজ্ঞান্ঠ প্রিয় প্র রামকে বৌবরাজ্যে প্রতিন্ঠিত দেখিবার ইছ্যা করিতেছ; কি আনন্দ! কি আন্চর্যাই বা আমার প্রভাব।

দশরথ সকলকে এইর্পে সমাদর করিয়া সকলের সমক্ষে বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! এক্ষণে পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত, কানন-সকল নানাবিধ কুসামে সমলক্ষত হইয়াছে। অতএব এই সময়েই আপনারা রামকে যৌবরাজ্য প্রদানের সম্দয় আয়োজন ক্র্ন।

রাজা দশর্থ এইর্প কহিবামাত্ত সভামধ্যে একটি তুমূল কোলাহল উথিত হইল। ক্রমশঃ সেই কোলাহল উপশ্মিত হইলে দশর্থ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন,

ভগবন্ ! রামের রাজ্যাভিষেকার্থ যের্প উপকরণ প্রয়োজন হইবে, আপনি তংসম্দের সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তিবর্গকে অন্মতি প্রদান কর্ন। ঐ সময় মন্ত্রিগণ রাজার সম্মূখে কৃতাঞ্চলিপ্টে দন্ডায়মান ছিলেন; বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকেই সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মন্তিগণ! সূর্বর্গ প্রভূতি রত্ন-সম্দ্র, প্জাদ্রব্য, সবেবিধি, শ্রুমালা, লাজ, পৃথক পৃথক পাতে মধ্য ও ঘ্ত, দশায**়ন্ত** বস্তা, রথ, সমস্ত অস্তা, চতুরংগ বল, স**্লক্ষ**ণাক্রান্ত হস্তী, চামর-দ্বয়, ধ<sub>ন</sub>জদ-ড, পা-ড**ুবর্ণ ছত্ত, শতসংখ্য হেমম**য় অত্যু<del>ল্জ্বল</del> কুন্ভ, স**ু**বর্ণ শৃংগসম্পন্ন ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম এবং অন্যান্য ধাহা কিছু, তাবশ্যক, তৎসমান্ত্রই প্রাতে মহারাজের অণ্নিহোর গাহে সংগ্রহ করিয়া করিয়া রাখ। মাল্য চন্দন ও স্গান্ধ ধ্পে রাজপ্রাসাদ ও সমুস্ত নগরের স্বারদেশ সুশোভিত কর। বহুসংখ্য ব্রাহ্মণের অভিমত ও পর্বাণ্ড হইতে পারে, এইরূপ দীধ ও ক্ষীরমিশ্রিত স্কৃষ্ণ্য স্কংস্কৃত অলসম্ভার, ঘ্ত, লাজ ও প্রভা্ত দক্ষিণা প্রভাতে বিপ্রগণকে সমাদরপূর্বক প্রদান করিও। কল্য সূর্যোদয় <mark>ইইবামাত্র</mark> ম্বাস্তবাচন হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে নিম্নত্রণ ও আসনসকল প্রস্তুত করে। **সর্বন্ন পতাকা উন্ডান ক**রিয়া দেও। রাজপথে *জলসে*ক কর। গায়িকা-গণিকা-সকল স্সন্জিত হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে **স্ক্রি**য়ান কর্ক। দেবতায়<mark>তন</mark> লক্তা প্রাণ্ডাত হহর। প্রাণাণের শিবতার কক্ষে স্থান্তান কর্ক। দেবতারতন ও চৈত্যসম্পরে অল, অন্যান্য ভক্ষরতা ও দক্ষি সহিত গণ্ধ প্রণপ প্রভাতি প্রায় উপকরণ শ্বারা দেবপ্রাে কর। তির প্রান্তার বেশভ্রা করিয়া আসচম ও বর্ম ধারণপর্কে উপেইময় অণ্যানমধাে প্রবেশ কর্ক। বিপ্রবর বিশিষ্ঠ ও বামদেব রাজকার্যে প্রান্তির বাজিবর্গের প্রতি এইরপে আজ্ঞা প্রচার করিয়া পৌরােহিত্যকর্ম স্থান্তির প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই আজ্ঞাদান ভিল্ল অন্যান্য আবশাক কার্য রাজ্য দিশরথের গোচরে অন্ত্রান করিতে লাগিলেন। তংপরে সম্পন্ন প্রস্তুত হইকে তাহারা প্রতিসহকারে মহীপালকে নিবেদন করিলেন।

অনশ্বর মহারাজ দশর্থ সার্থি স্মশ্বকে আহ্বানপ্র্ক কহিলেন, স্মশ্ব ! তুমি ধার্মিক রামকে শীল্ল এই স্থানে আনরন কর। তথন স্মশ্ব "বথাজ্ঞা মহারাজ!" বালয়া তাঁহার নিদেশে রথী রামকে রথে আরোপণপ্র্ক আনরন করিতে লাগিলেন। ঐসমর চতুদিকের রাজগণ এবং দ্বেজ্ আর্য আরগা ও পার্বত্য লোকসকল সভামধ্যে উপবেশনপ্র্ক রাজ্য দশর্থের উপাসনা করিতেছিলেন। দশর্থ স্বরগণপরিব্ত স্বরাজ ইন্দের নাায় তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থানপ্রক প্রাসাদ হইতে দেখিলেন, গন্ধর্বরাজসদ্শ স্বিখ্যাত বার রীর্ঘাহাই মহাবল মন্ত্রমাত-গগামী চন্দের ন্যায় স্ক্রনান অত্যাব প্রিরদর্শন রাম রূপ ও উদার গণ্ধ্যাগে সকলের নরন ও মন অপহরণপ্রক নিদাঘতশ্ব প্রজাদিগকে জলদের ন্যায় সকলকে প্রক্রিত করত আগমন করিতেছেন। তংকালে দশর্থ নিনিমেষলোচনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াও সম্পূর্ণ তৃণিত-স্থ অন্তব্ব করিতে পারিলেন না।

অনশ্তর স্মেশ্র রাজকুমার রামকে রথ হইতে অবতারিত করিলেন এবং রাম দশরথের সমীপে গমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার অন্দমন করিতে লাগিলেন। পরে দাশরিথ স্মেশ্র সমভিব্যাহারে পিতার সহিত সাক্ষাংকার করিবার আশরে সেই কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদে উখিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপন্টে তাঁহার সমিহিত হইয়া আপনার নামোল্লেখপূর্বক তাঁহার

চরণে সান্টাশ্যে প্রণিপাত করিলেন। তখন মহীপাল দশরথ প্রিয় প্রে রামকে আপনার পার্শ্বদেশে প্রণত দেখিয়া তাঁহার অঞ্জলি গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে বার বার আলিশ্যন করিতে লাগিলেন।

তংপরে তিনি তাঁহারই নিমিত্ত উপস্থাপিত মনিমন্তিত স্বর্গবিচিত রমণীয় সিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন স্নিমাল স্বমিণ্ডল উদয়কালে স্বীয় প্রভাকালে বেমন স্মের্কে উল্ভাসিত করেন, সেইর্প রাম উপবিষ্ট হইয়া সেই উৎকৃষ্ট আসনকে যারপরনাই স্শোভিত করিলেন। বেমন গ্রহনক্ষয়সংকৃল শারদীয় অস্বর শশাংকবিষ্বে অলংকৃত হয়, তদ্র্প সেই বশিষ্টাদি বিপ্রবর্গবিরাজিত রাজসভা সমধিক শোভা ধারণ করিলে। লোকে বেশবিন্যাস করিয়া আদর্শতলসংকালত আছা-প্রতিবিন্দ দর্শনে বেমন পরিতোৰ লাভ করে, সেইর্প মহারাজ্য দশর্থ সেই প্রাণাধিক প্রকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমণন হইলেন।

অনতর কণাপ বেমন স্রেন্দ্রকে, তন্ত্রণ তিনি রামচন্দ্রকে সন্বোধনপর্বক কহিলেন, বংস! তুমি আমার সর্বপ্রধানা সর্বাংশসদৃশী মহিবী কোশলার গভে জন্ম গ্রহণ করিরাছ। তুমি সর্বাংশে আমার অন্তর্গ এবং সকল প্রের মধ্যে তুমিই সর্বাগ্রে গণ্ণবান, এইজনা আমি তের্মকে বংপরোনাদিত দেনহ করিরা থাকি। তুমি নিজগাণে এই প্রজাগণেক অনুষ্ঠ করিরাছ; অতএব এক্ষণে চন্দ্রের প্র্যাসংক্রম হইলে যোবরাজ্য গ্রহণ কর্ রির্মা! তুমি স্বভাবতই গণ্ণবান। তথাচ আমি দেনহের বশবতী হইয়া ক্রেন্সকে কিছু হিতোপদেশ প্রদানের ইছা করি। দেখ, তুমি বদিও বিনীত, জিলচ অপেকাকৃত বিনরী হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিরনিগ্রহে বন্ধবান হও। কর্মি কোধ নিবন্ধন ব্যসন পরিত্যাগ কর। আর্থাগার ধনগোর ও ধান্যাগার ক্রিন্সির বিনর প্রের্জ বিররা পরেক্ষে ও অপরোক্ষ বিচার দ্বারা অমাত্যাদি প্রজাবর্গের বাজাপালন করেন, তাহার মিন্তগণ অম্তলাডে অমরগণের ন্যায় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব বংস! তুমি আপনাক্ষে এইর্পে নির্মিন্তত করিয়া ন্বকার্য পর্যালেচনে বন্ধবান হও।

তখন রামের প্রিরকারী সৃত্দেরা মহারাজের আজ্ঞা প্রবণমাত্র দ্রতপদে রাজমহিষী কৌশল্যার নিকট গমনপূর্বক তহিকে এই প্রির সমাচার নিবেদন করিলেন। কৌশল্যা এই সংবাদ পাইয়া বংপরোনাশ্তি আনন্দিত হইলেন এবং ঐসমস্ত প্রির প্রচারককে প্রচার নাবর্ণ, রক্নভার ও ধেনা প্রদানে আদেশ দিয়া পরিতৃদ্ট করিলেন।

এদিকে রাম পিতা দশরখের পাদবন্দনপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া গৃহাভিম্থে চলিলেন। পরেবাসীরাও অভিলয়িত বস্তুলাভের ন্যায় ভূপতির এই বাকা প্রবণ করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্বক গৃহে গমন করিলেন। গৃহে গিয়া রামের অভিবেক-বিঘা শান্তির আশরে দেবার্চনা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গায় পৌরবর্গ বিদায় গ্রহণ করিলে রাজা দশর্থ মন্তিগণকে পন্নবার কহিলেন, মন্তিগণ! আগামী দিবসে চন্দ্রের পন্যাসংক্রম হইবে; ঐ দিনেই রাজীবলোচন রামকে রাজ্যে অভিষেক করা বাইবে। তিনি মন্তিগণকে এইর্প কহিয়া অন্তঃপন্রে প্রবেশপন্বক সন্মন্তকে কহিলেন, সন্মন্ত! তুমি রামকে

প্রনরার এই স্থানে আনরন কর। তখন স্মন্ত রাজা দশরখের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া দ্রতপদে রামের নিকেতনে সম্পশ্থিত হইলেন। রাম স্মান্তর আগমন শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে গ্রে প্রবেশ করাইয়া কহিলেন, স্মান্ত! তুমি কি কারণে প্রনরায় আগমন করিলে সবিশেষ প্রকাশ করিয়া বল। তখন স্মান্ত কহিলেন, রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে প্রেবার দেখিবার বাসনা করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যের্প অভিপ্রায় হয়, আজ্ঞা কর্ন।

আনশ্তর রাম মহারাজ দশরথের সহিত সাক্ষাংকার করিবার আশরে আবিলন্বে রাজভবনে উপস্থিত ইইলেন। মহারাজও তাঁহাকে প্রীতিজনক কোন কথা কহিবার উদ্দেশে নিজ গৃহে প্রবেশে অনুব্রা দিলেন। রাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্র ইইতে পিতাকে দর্শন ও কৃতাঞ্চলিপটে অভিবাদন করিলেন। তখন রাজা দশরথ তাঁহাকে উত্থাপন ও আলিশ্যন করিয়া আসন গ্রহণে অনুমতি প্রদানপূর্বক কহিলেন, বংস! আমি দীর্ঘ আরু লাভ ও ইছান্রপ বিষয়-স্থ উপভোগ করিয়া বৃত্থ ইইয়াছি। আমি যাচককে প্রার্থনিধিক অর্থ দান ও অধ্যয়ন করিয়াছি এবং অমদান ও প্রভাত দক্ষিণা দান সহকারে বিবিধ যক্তান্তিন করিয়া দেবগণেরও অর্চনা করিয়াছিং আজ বাহার তুলনা এই ভ্লোকে নাই সেই ভূমিই আমার আছেন। বংরত প্রহর্পে দেবতা, ঝির বিপ্র ও আত্থাপ ইইতে আমার সম্পূর্ণই মুর্লিস্টে ইইয়াছে। এক্ষণে তোমাকে রাজ্যে অভিবেক করা ব্যতিরেকে কর্তানের করিছাই অবশেষ নাই। অতএব আমি তোমাকে বাহা আদেশ করিক্রেক, তুমি তান্বিরে অভিনবেশ প্রদান কর।

বংস! অদ্য প্রজাবর্গ বিদ্যালয়র তোমারই হলেত দেখিবার বাসনা করিতেছেন, এই কারণে হাজি তোমাকেই রাজ্যে অভিষেক করিব। বিশেষতঃ আজই আমি নিদ্রাযোগে ভূমিভ স্বশ্নসম্পন্ন দেখিতেছি; যেন দিবসে বক্সাঘাত ও ঘোররবে উল্কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা কহিতেছেন, সূর্ব মঞ্চল ও রাহ্য এই তিন দার্ণ গ্রহ আমার জন্মনক্ষ্য আক্রমণ করিরাছেন। এইর্পে নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রারই রাজা বিপদস্থ হন; এমন কি, ইহাতে তাঁহার স্ত্যুত্ত সম্ভবপর হইতে পারে। বিশেষতঃ মন্ধোর মতি স্বভাবতই চপল। অতএব বংস! আমার মনে ভাবাশ্তর উপশ্বিত না হইতেই তুমি রাজ্ঞাভার গ্রহণ কর। অদ্য প্নর্বস্থ নক্ষতে চন্দ্রের সন্তার হইয়াছে। জ্যোতির্বেন্ডারা কহিতেছেন, চন্দের প্রােভাগ আগামী দিবসে অবশাই ঘটিবে। এক্ষণে আমার মন একান্ড ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। স্কুতরাং কল্যই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। তুমি অদ্যকার রাদ্রি বধ্ সীভার সহিত নিয়ম অবসম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশ্য্যায় শয়ন করিয়া থাক। বংস! শভেকার্ফে প্রায়ই বিঘা ঘটিয়া থাকে, এই কারণে অদ্য ভোমার সূত্রদেরা সাবধান হইয়া তোমাকে রক্ষা কর্ন। এক্ষণে বংস ভরত প্রবাসে কাল্যাপন করিতেছেন, এই অবসরে তোমার অভিষেক স্সম্পন্ন হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়। যথার্থতেই তোমার দ্রাত্য ভরত দ্রাত্বংসল ও অতি সম্প্রন। ঈর্বা ডাঁহার মনকে কদাচই কল্যবিত করিবে না এবং তিনি তোমার একান্ড অনুগত। কিন্তু আমার এই একটি স্থির বিশ্বাস আছে যে, কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের চিত্ত অবশ্যই বিকৃত হইবে। ধাঁহারা ধর্মপরায়ণ ও সাধু, তাঁহাদিশের মনও রাগ-ন্বেষাদি ন্বারা আকুল হইরা উঠে। অতএব

বংস! এক্ষণে তুমি খাও, কলাই তোমাকে রাজ্যভার লইতে হইবে।

অনশ্তর রাম পিতা দশরথকে সম্ভাষণপূর্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং জানকীকে পিতার আদেশ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বীর বাসগৃহে প্রবিণ্ট হইলেন, কিন্তু তিনি তথার জানকীকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে জননীর অন্তঃপ্রে গমন করিলেন।

এদিকে দেবী কৌশল্যা রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শানিয়া সামিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দেবগৃহে গমনপূর্বক নিমীলিভনেতে প্রাণায়াম শ্বারা প্রোণ-প্র্যুষকে ধ্যান করিতেছিলেন এবং সামিতা সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার শাহা্যা করিতেছেন। ইতাবসরে রাম তথার গিয়া দেখিলেন, জননী পটুবস্ত পরিধান ও মৌনাবলন্দ্রশাধ্বিক দেবভবনে দেবভার আরাধনার প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারই রাজগ্রী প্রার্থনা করিতেছেন।

তখন রাম তাঁহার নিকট গমন ও অভিবাদনপূর্ব ক তাঁহাকে হ্লট ও সন্তুলট করিয়া কহিতে লাগিলেন, জননি! পিতা আমাকে প্রজাপালনকারে নিমোগ করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা হইল বে, কল্যই আমার রাজ্যাভিষেক হইবে। এক্ষণে জানকী এই রজনী আমার সহিত উপবাস করিয়া থাকিবেন; উপাধ্যায়েরা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পিতাও আমাকে ক্ষেত্র্প কহিয়া দিয়াছেন। অতএব কল্য রাজ্যাভিষেকে জানকীর বে-সক্রতিস্পালাচার আবশ্যক, আপনি আক্সই তাহার আয়োজন কর্ন।

দেবী কৌশল্যা রামের মুখে চির্দ্ধের কামনা সফল হইবে শ্নিয়া গদগদ বাক্যে কহিলেন, রাম! চির্দ্ধির হও, তোমার শর্ন দ্র হউক। তুমি প্রীলাভ করিয়া আমার ও স্মৃত্তি অন্তর্গগদিগকে আনশিত কর। বাছা! আমি কি শ্ভক্তবেই তোমেরেই সভে ধরিয়াছিলাম। তুমি আমার আপনার গ্লে মহারাজকে পরিকৃতি করিয়াছ। আহ্মাদের কথা কি বলিব আমি বে কমললোচন হরির প্রস্কৃতি। প্রার্থনা করিয়া রত উপবাস করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইল। দেখ, রাজপ্রী তোমাকেই আগ্রয় করিবেন।

অনশ্তর রাম প্রাতা লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্চলিপ্টে বিনীতভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া হাস্যম্থে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অতঃপর আমার সহিত তোমাকেও এই রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার অপর অশ্তরাম্বা, স্তরাং রাজপ্রী আমার ন্যার তোমাকেও আপ্রয় করিয়াছেন। বংস! আমার জীবন ও রাজ্য কেবল তোমারই নিমিত্ত; অতএব তুমি অভিলবিত ভোগ্য পদার্থসম্পর উপভোগ কর। রাম প্রাতা লক্ষ্মণকে এইর্প কহিয়া কৌশল্যা ও স্মিতাকে অভিবাদন-প্রেক তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে জানকীর সহিত শ্বভবনে গমন করিলেন।

শশুল সর্গা। এদিকে রাজা দশরথ আগানী দিবসের অভিবেকবিষয়ে রামকে ঐর্প আদেশ করিয়া কুলপ্রোহত বশিষ্ঠকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তপোধন! অন্য আপনি রামের বিদ্যাশানিত ও রাজ্যপ্রাণিতর নিমিত্ত সীতা ও তাঁহাকে উপবাস করাইয়া আস্কা।

বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহার্য রাজ্যজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিপ্রের অন্তর্প রখে আরোহণপূর্বক রাজকুমার রামের আবাসাভিম্বে বাগ্রা করিলেন। অশ্ব মহাবেগে ধাবমান হইল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে সেই পাশ্ড্বর্ণ অন্তথশ্ডের

ন্যার শোভমান ভবন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া স্বাহনে তিনটি প্রবেশ-ম্বার পার হইলেন। রাম্বর সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ছবিত্তপদে গৃহ হইতে বহিগতি এবং তাহার রখের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে করগ্রহণপূর্বক স্বাধ্ন তাহাকে অবত্যবিত করিলেন।

অনশ্তর প্রেছিত বিশিষ্ঠ রামের এইর্প বিনীত ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাবণ ও তাঁহার আনন্দবর্ধনপ্রেক কহিলেন, বংস! রাজা দশর্থ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসম হইয়াছেন। কারণ তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত সাম্বাজ্য-ভার অর্পণ করিবেন। অন্য তুমি বৈদেহীর সহিত উপবাস করিয়া থাক। কল্য প্রতে মহারাজ রাজা যয়াতিকে নহ্বের নয়য় প্রীতিসহকারে তোমাকে রাজপদে অধির্তু দেখিবেন। এই বলিয়া বিশ্বশ্বশ্বভাব মহার্য মন্তোজারণপ্র্বাক বৈদেহীর সহিত রামকে উপবাসের সক্ষণ করাইলেন এবং রামের প্রদত্ত প্রাণ্ডাপ্রহ করিয়া তাঁহার অভিমতে তথা হইতে নিজ্ঞাত হইলেন। রামও কিরংক্ষণ প্রিরবাদী স্ত্র্ণগণের সহবাসে কাল্যাপনপ্র্বাক তাঁহাদেরই অন্মতিজ্বে বাসগ্তে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বাসগ্তে নরমারী সকলেই আমেদপ্রমাদ করিতেছিল। তৎকালে বিকশিত-সরোজ-বিরাজিত মদেরত্ত বিহণগণণশোভিত সরোব্রের ন্যার উহার হার্মার্য এক শোভা ছইল।

এদিকে বশিষ্ঠদেব রাজকুমার রামের রাজপ্রেটাসদৃশ আবাস হইতে নিগতি হইয়া- দেখিলেন, রাজমার্গ লোকারণ্য হইয়াছে সকলে পরম কুত্হলে দলবন্ধ হইরা চলিয়াছে। পথে তিলার্ধ স্থান নাই লোকের সন্ধর্ম ও হবে মহাসাগরের ন্যার তুম্লে শব্দ হইতেছে। ঐ দিব্দ লক্ত পথই পরিক্ষম ও জলসিত এবং নগরীর চতুদিক তোরণমালার ক্রিক্ত এবং সমস্ত গৃহে ধ্রজদ্ও উল্লিত্ত হইরাছে। নগরের আবালব ব্রুদ্রিতা সকলেই আমোদে উন্মন্ত আছে এবং রামাভিবেক দর্শনের অভিনতে স্ক্রেদ্রিতা সকলেই আমোদে উন্মন্ত তংকালে সকলেই প্রজাগণের প্রীকৃত্তির নিগান প্রীতিবর্ধন এই মহোৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসক্র হইরাছে।

রাজপ্রোহিত বাশিষ্ঠ রাজমার্গে এইর্প লোকের কোলাহল অবলোকন-প্রেক সেই জনসংবাধ বিভাগ করিয়াই বেন মৃদ্-গমনে রাজকুলে প্রবেশ করিলেন এবং হিমগিরিসদৃশ রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া ইন্দের সহিত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃহস্পতির ন্যায় নরেন্দ্র দশরখের সহিত সমাগত হইলেন। তথন অবনিপাল মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোখান করিলেন। তিনি গাত্রোখান করিলেন সভাস্থ সমস্ত লোকই মহর্ষিকে অভার্থনা করিবার নিমিত্ত উখিত হইলেন। অনন্তর রাজা বিনীতভাবে তাঁহাকে সন্বেখনপ্রিক জিল্পাসিলেন, তপােধন! আমার অভিপ্রেড কার্য কি আপনি সমাধা করিয়া আইলেন? মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! আপনার আদেশান্র্প সম্দেরই সাধন করা হইয়াছে।

তথন রাজ্য দশর্থ কুলগ্র্ বশিষ্ঠের অনুমতি গ্রহণপ্র্ক সভাস্থ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গিরিদরী মধ্যে কেশরীর ন্যায় অন্তঃপ্রের প্রবেশ করিলেন। তংকালে শশাংক যেমন তারাগণসমাকীর্ণ নভাম-ডলকে একান্ত উম্জ্যাল করিয়া থাকেন, তদুপ রাজা দশর্থও সেই স্মৃতিক্ষত নারীজন-পরিপ্রণ অমরাবতীপ্রতিম অন্তঃপ্রেকে বারপরনাই সম্ম্ভাসিত করিলেন।

বশাললোচনা জানকীর সহিত একাশ্তমনে নারার্থের উপাসনার প্রব্ হইলেন। তিনি ঐ মহান দেবতাকে নমশ্বার হার্মির হবিঃপার গ্রহণপূর্বক তাহার উদ্দেশে প্রজনলিত হৃতাশনে আহ্তি ফ্রিন্স করিতে লাগিলেন। তংপরে হবির শেবাংশ ভক্ষণপূর্বক নারায়ণ-ধান ও তাহার নিকট আপনার অভিপ্রেত প্রাথনা করিরা মৌনভাবে ঐ দেবালয়ের ফ্রিন্স সীতার সহিত কুশশবাার শরন করিরা রহিলেন।

অন্তর রাচি প্রহরমাত অবস্থিত থাকিতে রাম শব্যা হইতে গাত্রোখান করিরা অধিকৃত লোকদিগকে স্প্রণালীক্তমে গ্রহসক্ষার অন্মতি প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে স্ত ক্রিম ও বিন্দিগণ শর্বরী প্রভাত হইরাছে দেখিয়া মধ্র স্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম প্রবসক্ষার উপাসনা সমাপন-প্রক সমাহিতচিত্তে গারত্রী জ্ঞপ করিতে লাগিলেন। অনুক্র তিনি পবিত্র পটুবস্ত পরিধানপূর্বক নারারণের স্তৃতিবাদ ও বন্দনা করিয়া বিপ্রগণ স্বারা



স্বস্থিতবাচন করাইলেন। ত্র্বধ্যনি এবং বিপ্রগণের মধ্যে ও গদভীব প্রণ্যাহ-ঘোষে রাজধানী অবোধ্যা প্রতিধ্যনিত হইতে লাগিল। নগরবাসী সকলেই রাম জানকীর সহিত উপবাস করিয়া আছেন শ্রনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল।

অনশ্বর পোরবর্গ প্রার শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। শ্ক্র অপ্রের
ন্যায় প্রভাসম্পর গিরিশিখরসদ্শ দেবগৃহ, চতৃৎপথ, রথ্যা, টেত্যা, অট্রালিকা,
পণারবাপরিপ্রণ বাণিজ্যাগার, স্সম্শু স্দৃশ্য লোকালয়, সভা ও অত্যুচ্চ
বৃক্ষসম্বে ধর্ম্ম ও পতাকা স্পোভিত হইতে লাগিল। রমণীয় রাজপথ ধ্পগান্ধে স্বাসিত ও কুস্মদামে অলক্ষ্ত হইল। অভিষেক সমাপনাশ্বে যাদ
রাম রাত্রিকালে নগর পরিভ্রমণে নিগতি হন, এই আশাক্ষায় সকলে পথপ্রাশ্বে
আলোক প্রদান বাসনায় বৃক্ষাঝার দীপস্তম্ভসকল প্রস্তুত করিয়া রাখিল।
সকলে নট নত্রক ও গায়কদিগের হ্শয়হায়ী নৃত্যগীত দর্শন ও প্রবণ করিতে
লাগিল। লোকের গ্রমধ্যে ও প্রাণগণে রামাভিষেক সংক্রান্ত কথোপকথন
আরম্ভ হইল। বালকেরাও গ্রম্বারে দলক্ষ হইয়া ক্রীড়াকালে পরস্পর
অভিষেক্রের কথা কহিতে লাগিল। কতকগুলি লোক সভা ও প্রাণগণে সংগতি
হইয়া মহারাক্ষ দশরখের প্রশংসা করিয়া কহিল, ক্রিক্রাকু-কুলপ্রদীপ রাজা
আত মহাত্বা; দেখ, ইনি আপনার স্থাবিরাক্তি সম্পান্ধত দেখিয়া য়ামের
হাত্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেছেন। রাম বিরুক্পরীক্ষায় স্কৃত্র, তিনি বে
ভিরকালের জন্য আমাদের রক্ষক স্ক্রেক্রি, ইহাতেই আমরা যারপরনাই
অন্গৃহীত হইলাম। রাম অতি বিন্তার বিশ্বান ধর্মশীল ও ভ্রাত্বকলে। তিনি
ভ্রাত্নিবিশেষে আমাদিগকেও ক্রিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগেয়
ধার্মিক রাজা চিরজনীবী হউন ক্রিমা তাহারই প্রসাদে রামের রাজ্যাভিষেক
স্কৃতক্ষেদ্দান করিব।

ঐ সময়ে জনপদবাস । দিগ্দিগণত হইতে রামের অভিবেকবৃত্তাণত প্রবণপ্রবিদ দর্শন করিবার মানসে অযোধ্যার আসিরাছিল, তাহারা পৌরগণের
মুখে ঐ সমসত কথা প্রবণ করিল। জমশঃ বিদেশীর লোকে রাজধানী পরিপ্রণ
হইয়া গোল। পর্বভালে প্রবলবেগ সাগরের ঘোর শব্দের ন্যার চতুদিকৈ প্রবেশশীল লোকের কোলাহল প্রতিগোচর হইতে লাগিল। তথন সেই অমরাবতীসদৃশ অবোধ্যা অভিবেক দর্শনাথী অভ্যাগত লোকসম্হের কলরবে একাশ্ত
আকুল হইরা জলজন্ত্-বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যার শোভা পাইতে লাগিল।

শত্ম সর্গাঃ রাজমহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নাদ্দী এক কিৎকরী ছিল। তিনি ঐ অনাথাকে মাতৃকুল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং আপনার নিকটে রাখিয়াই তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। কিৎকরী মন্থরা প্রাতঃকালে চতুর্দিকে তুম্ল কোলাহল প্রবণ করিয়া ষদৃছ্যাকমে শশাৎক্ষবল প্রাসাদের উপর আরোহণ করিয়া দেখিল, অযোধ্যার রাজপথসকল চন্দনসলিলে সিস্ত এবং উহার সর্বন্ত উৎপলদল বিক্ষিত হীষাছে। ইতস্ততঃ উৎকৃষ্ট ধ্যক্ষদণ্ড ও পতাকা শোভা পাইতেছে। রাজধানীর স্থলবিশেষে নিদ্নোয়ত পথ এবং স্থলবিশেষে দেবছান্সারে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত স্থিবস্তৃত পথ প্রস্তৃত করা হইয়াছে। সকলে অভ্যাপ্য স্নান করিয়াছে। বিপ্রগণ মাল্য ও মোদক হস্তে লইয়া কোলাহল

করিতেছেন। দেবালায়ের দ্বারসকল স্থায় ধবলিত হইয়াছে। চারিদিকে বাদ্যধনিন হইতেছে। সকলে আমোদে উন্মন্ত। বেদধনিন নগর ভেদ করিয়া উখিত হইতেছে। হস্তী অধ্ব গো ব্য পর্যন্ত আনন্দনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। পরিচারিকা মন্থরা অযোধায় এইরপে উৎসবের আয়েছেন দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। অনন্তর সে অদ্বরে এক ধারীকে ধবল পট্রস্ত পরিধানপ্র্বক হরেণিফ্রেল লোচনে দ-ভায়মান দেখিয়া জিজাসিল, ধারি! রামজননী কৌশলায় বায়কুঠ হইয়াও অদ্য কি কারণে মহা আনন্দে ধন দান করিতেছেন? আজ সকলের এই অত্যোগতক হর্ষের কারণ কি? আজ মহাপালই বা এমন কি কার্যকরিবেন? তথ্ন ধারী হর্ষভরে বিদর্শি হইয়াই যেন কহিল, মন্থরে! আজ মহারাজ্য প্রেয়া নক্ষরে শান্তপ্রকৃতি স্থোলীল রামকে বৌবরাজ্য প্রদান করিবেন।

অসাধ্দশিনী মন্থরা ধাত্রীম্থে এই বাক্য প্রবণ করিবামাত্র জোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই কৈলাস্থিবাকার প্রাসাদ হইতে অবতার্ণ হইয়া শয়নগৃহে কৈকেয়ীকে গিয়া কহিল, মৃত্যে! গায়োখান কর, কি বৃথা শয়ন করিয়া আছ, ভোমার সর্বনাশ উপস্থিত; তুমি কি ব্রিভছে না বে, দঃখভার প্রবলবেগে তোমাকে পাঁড়ন করিতেছে? তুমি মহাক্ষের অপ্রির, তবে কেন নিরপ্রক সোভাগাগর্বে স্ফাত হও। গ্রীষ্মকাল্যি সদীস্তোতের ন্যায় তোমার সোভাগা ক্ষণস্থায়ী সদেহে নাই।

মন্ধরা লোধভরে এইর্প পর্যবাকা প্রেম করিলে কৈকেরী বিষয় হইরা জিল্লাসিলেন, মন্থরে! আমার কি ক্রেমি অমন্সল উপন্থিত হইরাছে? আজি কি কারণে তোমাকে বিষয় ও দঃস্থিত স্থিতিছি?

বচনচতুরা মন্থরা যথাও বি কৈকেয়ীর হিতার্থিনী ছিল, সে তাঁহার এইর্প কথা শ্রবণ করিয়া আই আকারে অপেক্ষাকৃত বিষাদের লক্ষণ প্রদর্শন এবং তাহার অল্ডরে রামের ক্রতি বিদ্বেষ উৎপাদনপ্র্বক প্রবিং ক্রোধে কহিতে লাগিল, দেবি। তোমার সর্বনাশের উপক্রম হইতেছে। মহারাজ রামকে যৌব-রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি আপাততঃ এই বিপদের প্রতিকার কিছুই দেখিতেছি না। রামের অভিষেকের কথা শ্নিরা আমার মনে ভর দৃঃখ শোক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য্রূপৎ উপস্থিত হইরাছে। সর্বাঞ্চ ষেন দৃশ্ধ হইরা বাইতেছে। বলিতে কি, কেবল তোমার হিতার্থই একণে আমি এই স্থানে আইলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি তোমার দুঃখে দুঃখী এবং তোমারই সুখে সুখী হই। তুমি রাজার কন্যা এবং রাজার মহিষী হইয়া রাজধর্মের কঠোরতা কেন বুরিতে পার না? তোমার ভর্তার কেবল মুখেই ধর্ম, বস্তৃতঃ তিনি অতিশয় শঠ; তাঁহার বাক্য অতি মধ্র, কিন্তু হৃদর যারপরনাই ক্রুর। এইর্প লোককে তুমি শুন্ধসত বলিয়া জান এই কারণেই বণিত হইতেছ। আজ রাজা ডোমাকে কতকগর্মল বুথা প্রিয় কথায় ভ্রলাইয়া কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ঐ দুন্ট ভরতকে মাতুলগুহে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে পৈতৃক রাজা নিবিঘে। রামকে দিবেন। দেখ, তুমি নিভাল্ড নির্বোধ; তুমি আপনার হিতাভিলাবে পতিবাপদেশে ভ্রন্তপের ন্যায় ক্র শগ্রুকে মাড্সেনহে পোষণ ও অপ্যে ধারণ করিয়াছ। কিন্তু সর্প কি বিপক্ষ উপেক্ষিত হ'ইলে বেরপে ঘটিয়া থাকে, রাজা দশরথ হইতে ভোমার ও ভোমার পত্তের সেইরূপই ঘটিল। তিনি পাপামা, তাঁহার সাম্থনাব্যক্য সম্পুর্ট নির্থাক। তিনি রামের রাজ্যদান প্রসঞ্জে তোমাকেই সপরিবারে বিনাশ করিতেছেন। এক্ষণে সময় উপস্থিত, যাহা আপনার হিতকর, অবিলম্বেই তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হ্রাচুএবং এই বিপদ হইতে আপনাকে আমাকে ও ভরতকে রক্ষা ক্র।

আপনাকে আমাকে ও ভরতকে রক্ষা ক্র।
রাজমহিষী কৈকেরী কিংকরী মন্ধরার এই বাক্য প্রবণ করিয়া শরতের
শাশাগকলেখার ন্যায় হাসামাঝে শব্যা হুইবেড় গায়োখান করিলেন এবং রামের
অভিবেকর্প শভ সংবাদে একাল্ড বিশ্বারাবিদ্য ও নিতালত সল্ভূন্ট হইরা
মন্থরাকে উৎকূন্ট অলগ্ডার দিলের তিনি মন্ধরাকে অলগ্ডার প্রদান করিয়া
প্রকৃল্ডমনে কহিলেন, মন্থরের ভূমি আমাকে কি আহ্যাদের কথাই শানাইলে;
ইহার অন্রাপ এমন আমার কি আছে, বাহা দিয়া তোমার পরিতোধ করিতে
পারি। আমার চক্ষে রাম ও ভরত উভরের কিছ্মান্ত ইতরবিশেষ নাই; অতএব
মহারাজ যে রামকে রাজ্যদান করিবেন, ইহাতে অভান্ত সল্ভূন্ট হইলাম। রামের
রাজ্যাভিষেক অপেক্যা প্রিয় সমাচার আর আমার কিছ্ই নাই, আজি তুমিই
আমাকে তাহা শ্নাইলে। একণে বল, তোমার কি প্রার্থনীর আছে, আমি
তোমাকে তাহাই দান করিব।

অপটম সগাঁ। তখন মন্ধরা দৃঃখ-ক্রোধে একান্ড অধার ইইয়া পারিতোষিক অলংকার দ্রে নিক্ষেপ করিল এবং কৈকেয়ীর প্রতি অস্রা প্রদর্শনপূর্বক কহিতে লাগিল, কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে অন্ধানে হর্ষপ্রকাশ করিতেছ। তুমি কি জানিতেছ না বে. তুমি দৃঃখের পারাবারে পতিত ইইয়াছ। আমি একণে অতি দৃঃখে মনে মনে এই বলিয়া হাসিতেছি যে, তুমি বিপদে পড়িয়াও যে-বিষয়ে শােক করিতে হয়়, তাহাতেই আমােদ করিতেছ। কালন্বর্গ পরম শার্ সপস্থীপ্রের বৃণ্ধি দেখিয়া কোন্ বান্ধিমতী নারী আমােদ করিয়া থাকে? কিন্তু তোমার যে এই দ্র্বিভিশ্ব উপন্থিত, ইহারই নিমিত্ত আমি শােকাকুল হইতেছি। দেখ, রাজ্য ল্রান্ড্সাধারণের ভােগ্য, এই নিমিত্ত ভরত হইতে রামের ভর উপন্থিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাও নিন্তর জানিও যে, ভাতি ব্যক্তিই ভরের কারণ হয়। বীর লক্ষ্মণ সকল প্রকারে রামের আগ্রিত,

স্তরাং তিনি রামের কোনমতেই ভরের কারণ হইতে পারেন না; যেমন লক্ষ্মণ রামের আগ্রিত, শত্রাও সেইর্প ভরতের অন্গত, স্ভরাং শত্র্যা হইতেও রামের স্বতন্ত কোনর্প ভরপ্রসন্ধা নাই। জন্মক্রম ঘনিষ্ঠ বলিয়া ভরতেরই রাজ্য আক্রম সম্ভব, কিন্তু কনিষ্ঠত নিক্থন লক্ষ্মণ ও শত্র্যার এই চেন্টা স্দ্র-পরাহত হইয়া যাইতেছে। রাম আলস্যশ্ন্য শাস্ত্রক এবং সন্ধি-বিগ্রহাদি কার্যের বিশেষজ্ঞ। সে যে ভবিষ্যতে ভরতের সর্বনাশ করিবে, আমি এই চিন্তাতেই কন্পিত হইতেছি। দেবী কৌশল্যা অতি ভাগাবতী, কারণ আজ্ব শত্তক্ষণে রাহ্মণেরা তাঁহার প্রত্রে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। রাজ্য তাঁহার হইল, শত্র সব দ্র হইয়া গেল, এক্ষণে তিনি মনের আনন্দে থাকিবেন, আর ত্রিম দাসীর ন্যায় কৃডাজলিপ্টে তাঁহার অন্বেছি করিবে। এইর্পে তোমাকে আমাদিগের সহিত কৌশল্যার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে এবং তোমার প্রে ভরতও রামের দাস্ হইয়া থাকিবে। জানকী সহচরীদিগের সহিত আমোদ আহ্যাদে কাল্যপন করিবে, আর ভরতের প্রভাব পরাহত দেখিয়া তোমার বধ্রা মনের দৃংথে দ্বিরমাণ হইবে।

কৈকেয়ী মন্থরাকে রামের প্রতি এইর প অপ্রীতিভাব বিশ্তার করিতে দেখিয়া রামের গৃংগর কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন ক্রির! বংস রাম ধার্মিক গৃংগরান স্মানিক কৃতভা সত্যবাদী ও পবির। ডিডি মহারাজের জ্যেষ্ঠ সন্তান, স্তরাং রাজ্য সন্পর্ণই তাঁহাকে অন্তিত প্রেট। ঐ দীর্ঘজীবী, প্রাতা ও ভ্তাদিগকে পিতার ন্যার প্রতিপালন ক্রিকেন; অতএব তুমি কেন তাঁহার অভিবেক-সংবাদ পাইয়া এইর প পরিব্রক্তি করিতেছ? ভরত রামের শত বংসর পরে নিশ্চয়ই পৈতৃক রাজ্য পাইয়ের তবে কেন তুমি এই উৎসবের সময়



অশ্তজ্বাসায় দশ্ধ হইতেছ? আমি যেমন ভরতের কল্যাণ কামনা করি, সেইর্প বা তদপেক্ষা অনেক গ্লে ব্লামের শ্ভাকাক্ষা করিয়া থাকি। এই কারণে রামও জননীর অধিক আমার সেবা করেন। এক্ষণে রাজা যদিও রামের হয়, তথাচ

উহা ভরতেরই হইবে, কারণ রাম আর্মানিবিশেষে দ্রাভূগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

মন্ধরা কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বারপরনাই দুঃখিত হইল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রেক তাঁহাকে কহিল, কৈকেয়ি! যাহা শৃভ তাহাই তুমি কুদ্দিটতে দেখিতেছ। দঃখ শোক ও বিপদ ত্যেমাকে আক্রমণ করিতেছে; কিন্তু তুমি নির্বান্ধিতাবশতঃ আপনার দূরবস্থা ব্যবিতেছ না। এখন রাম রাজা হইতেছে, আবার রামের পত্রেও রাজ্যে অধিকার পাইবে; স্তরাং ভরত এককালেই রাজবংশ হইতে পরিদ্রন্থ হইলেন। দেখ, রাজার সকল প্রেরা কিছা রাজ্য পান না; প্রান্ত হইলে একটি মহান অনর্থ উপস্থিত হয়; এই কারণে নৃপতিরা প্রগণের মধ্যে হয় সর্বজ্ঞেষ্ঠ না হয় বিনি সর্বাপেক্ষা গণশ্রেষ্ঠ ভাঁহাকেই রাজকার্য পর্যালোচনের ভারাপণি করিয়া থাকেন। এইর প ব্যবস্থা থাকাতেই কহিতেছি, তোমার তনয় ভরত অনাথের ন্যায় রাজবংশ ও স্থাসোভাগ্য হইতে বণ্ডিত হইবেন। দেবি! আমি তোমারই মঞ্চালের নিমিত্ত প্রাণপণ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে ব্রথিতেছ না প্রত্যুত সপদ্মীর প্রীবৃদ্ধিতে পারিভোষিক দিতেও ইচ্ছা করিভেছ। তুমি নিশ্চয়ই লাসার প্রাব্দেশতে সান্ত্রভাবক দিতেও হচ্ছা কারতেছ। তুমি নিশ্চমই জানিও রাম নিশ্কণ্টকে রাজালাভ করিয়া ভরতকে দেশান্তর বা লোকান্তর প্রেরণ করিবে। ভরত বালক, কিছাই জানেক দা, কেবল তুমিই তাঁহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ। এ সময় তিনি এল্পট্রে থাকিলে মহারাজ তাঁহার প্রতি অবশ্যই অন্রাগ প্রকাশ করিতেন। তুল বুলা গলেম একস্থানে থাকে বলিয়াই পরস্পর পরস্পরকে আলিগগন করে। কুলমার না হয় কেবল ভরতই বান, তাঁহার সংগে আবার শত্রহাপ্ত গিয়াছেকি তিনি থাকিলে অবশ্যই বিপদের একটা প্রতিকার হইত। এইর প শুক্ত ইব্রা যায় বে, বনজাবারা একটি বৃক্ষকে ছেদন করিবার বাসনা করিয়াছিক কিন্তু কণ্টকবন বেণ্টন করিয়াছিল বলিয়া উহা বজা গায়। বাম ও লাকাল প্রকাশ প্রকাশর করেসকার করিয়াছিল বলিয়া উহা রক্ষা পায়। রাম ও লক্ষ্মণ প্রস্পর প্রস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে, অন্বিনী-কুমার যুগলের ন্যায় ভাহাদের সোদ্রাত ত্রিলোকে প্রথিতই আছে। এই কারণে রাম লক্ষ্যণের কিছুমাত অনিন্টাচরণ করিবে না। কিম্তু সে যে ভরতের প্রাণ-হন্তারক হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব ভরত মাতুলবাসভূমি রাজগাহ হইতে বনপ্রস্থান কর্ন, আমার ত ইহাই প্রীতিকর বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ ইহাতে তোমার ও তোমার পরিজনদিগেরও মণ্গল হইবে। আর যদি ভরত ধর্মান্সারে পৈড়ক রাজ্য অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই যে শুভলাভ হইবে, ইহার আর বস্তুবা ফি আছে। হা! ডোমার বালক লক্ষ্মীর কোমল অংক প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি রামের সহজ শত্র: রামের উহাতি তাঁহার অবনতি, সত্তরাং তিনি রামের বশে থাকিয়া কির্পে প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন। দেবি! তুমি অরণ্যে মুগেন্দ্রানুস্ত করীন্দের ন্যায় ভরতকে এই পরাভব হইতে রক্ষা কর। রামের জন্নী কৌশল্যা তোমার সপত্নী, তুমি ভর্তুসোভাগ্যে গবিত হইয়া তাঁহাকে অপহেলা করিয়াছিলে, এক্ষণে তিনি কেনই না বৈর নির্যাতন করিবেন। কৈকেরি! অধিক আর কি কহিব, যখন রাম এই শৈলসাগরপূর্ণা প্রথিবীর অধিরাজ ইইবে, তখন তুমি প্রের সহিত নিশ্চয়ই পরাভব সহ্য করিবে। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে ভরতের রাজ্যলাভ হইতে পারে, কি উপারেই বা রামের বনবাস সিন্ধ হয়, তুমি তাহা অবধরেণ কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্ধরার এইরপে বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজন্মিত হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রেক কহিলেন, মন্থরে! আজিই আমি রামকে বনবাস দিব এবং আজিই ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আমার এই মনোরধ সিন্ধ হইতে পারে, ভূমিই তাহা আলোচনা করিয়া দেখ।

নবম দর্গ । তথন অসাধ্দিশিনী মন্থরা রাশ্বের রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিবার আশরে কৈকেরীকে কহিল, দেবি! এক্ষণে যে উপারে কেবল তোমার প্রে ভরতেরই রাজ্য হইবে, তাহা কহিতেছি শ্ন, এবং উহা সংগত হয় কিনা নবরংই তাহার বিচার করিয়া দেখ। ভদ্রে! এখন কি আর ত্যেমার কিছু, ন্মরণ হর না, তৃমি নবরং যে কথা অনেকবার আমার কহিরাছিলে, তাহা কি কেবল আমার মুখে শ্নিবার আশরে গোপন করিতেছ? বদি সেইর্পই অভিপ্রায় হইরা থাকে, তবে শ্রবণ কর।

রাজমহিষী কৈকেরী মন্থরার এইর্পে বাক্য শ্রবণু করিয়া সূর্রচিত শ্রনতল হইতে কিণ্ডিং উখিত হইরা কহিলেন, মন্থরে! ক্রিএমন কি উপায় আছে, বাহাতে রাজ্য রামের না হইয়া কেবল ভরতের্ই ছেইবে। মন্থরা কহিল, দেবি! দক্ষিণদিকে দশ্তকারণ্য নামক প্রদেশে বৈজয়ুক্ত ক্রমে একটি নগর আছে। তথার তিমিধ্যক্ত নামা মারাবী এক অস্তর ক্রম করিত। ইহার অপর নাম শম্বর। ইহারই সহিত পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবংগ্রেক ঘোরতর যুক্ত উপস্থিত হয়। এই দেবাসন্র সংগ্রামে মহারাজ দশর্থ কিশাকে শইয়া রাজির্যগণের সহিত দেবরাজ ইন্দের সাহায়্য করিতে যান। বিশেষ সৈনিক প্রেবেরা অস্ত্রশন্তে ছিল্লছিল ইয়া রাত্তিত নিচিত প্রেক্ত আর রাক্ষসেরা তাহাদিগকে বলপার্ক লইয়া গিয়া বিনাশ করিত। রাজ্য দশর্থ তংকালে অস্বগণের সহিত কুম্ল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বাণ্য কতবিক্ষত হইয়াছিল। তিনি রণস্থলে মুছিত হইরা পড়েন। ঐ সময়ে তুমি তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলে। তুমি তাঁহাকে মর্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারিত করিয়া রক্ষা কর। তখন মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুন্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিবার বাসনা করেন, কিন্তু एमि करियाधिक, नाथ! आमात यथन देखा दरेत, एथन वत धरण करिय। তংকালে মহারাজও তোমার এই কথার সম্মত হন। দেবি! আমি এই বিষয়ের বিন্দ,বিস্পতি জানিতাম না, পূৰ্বে তুমিই আমাকে ইহা কহিয়াছিলে। ফলতঃ তোমার প্রতি স্নেহ আছে বলিয়া আমি ইহার কিছুই বিক্ষাত হই নাই। এক্ষণে তুমি মহারাজকে বলপার্বক রামের রাজ্যাভিষেক হইতে ক্ষান্ত কর এবং তাঁহার নিকট উহার চতুর্দশ বংসর বনবাস ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা কর। চতুর্দশি বংসরের নিমিত্ত রামকে বনবাস দিলে তোমার পত্রে ভরত এতাবংকালের মধ্যে প্রজাগণকে অনুবন্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া বসিতে পারিবেন। অতএব তুমি অদ্য মন্ত্রিন বস্ত্র পরিধানপূর্বক ক্রোধাগারে গিয়া ক্রোধভরে ধরা-শ্য্যায় শয়ন করিরা থাক। সাবধান, মহারাজ আসিলে তুমি তাঁহার পানে চাহিও না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিও না; কেবল শোকে আকৃল হইয়া রোদন করিবে। তোমাকে মহারাজ যে বড়ই ভালবাসেন, তাহাতে আমার কিছুমার সন্দেহ নাই। তোমার নিমিন্ত <mark>তিনি অনলেও প্রবেশ করিতে পারেন। তোমাকে</mark>

ভোধাবিণ্ট করিতে তাঁহার কিছুতেই সাহস হইবে না এবং ভূমি কুন্ধ হইলে তোমার প্রতি দুল্টি নিক্ষেপ করিতেও পারিবেন না তিনি তোমার প্রীতির উন্দেশে প্রাণ পর্যনত পরিত্যাগ করিতে পারেন। তিনি যে তোমার কথা উল্লেখ্যন করিবেন মনেও এইর প করিও না। এক্ষণে ভূমি নিজের সোভাগ্য-বল বুঝিয়া দেখ। আমি তোমাকে আরো সতর্ক করিয়া দিতেছি, মহারাজ তোমার ফ্রোধ-শান্তির নিমিত্ত মাণ্মক্তা স্কেণ ও অন্যান্য বিবিধ রক্ন প্রদান করিতে চাহিবেন: কিল্ড দেখিও তোমার মন যেন তাহাতে লো**ল**পে না হয়। দেবাসার সংগ্রামে তিনি যে তেমোকে দুইটি বর দিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবে এবং যাহাতে কৃতকার্য হইতে পার, তম্বিবরে বছবান থাকিবে। যথন মহারাজ্ব স্বরং তোমাকে ধরাসন হইডে তুলিয়া বরদানে বাগ্রতা প্রদর্শন করিবেন, তখন তুমি অগ্রে তাঁহাকে বচনবন্ধ করিরা পশ্চাং তাঁহার নিকট আপনার অভিমত বিষয় প্রার্থনা করিবে। দেবি! রামকে নির্বাসিত করিতে পারিলে ভোমার পত্রে ভরতের সকল অভিলাবই সিশ্ব হইবে। রাম নির্বাসিত হইলে তাহার উপর প্রজাগণের অনুরাগ আর থাকিবে না এবং ভরতও নিন্দণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে। বে সময়ে রাম কা হইতে আসিবে, ততাদনে ভরত সকলের প্রীতি-ভাজন হইয়া স্ত্ৰণগণের সহিত প্রকৃতিবর্গের স্কৃতির্বাহো লখাস্পদ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি নির্ভারে বিষয়ে বিজ্ঞান্ত রামের অভিবেক-সংকল্প হইতে নিব্ত কর; তাঁহাকে অভিবেকিসকল্প হইতে নিব্ত করিবার ইহাই প্রকৃত অবসর।

বহার প্রকৃত অবসর।
এইর্পে মন্ধরা কৈকেয়ীর অস্তৃত্ব এই অসপাত বিষয়কে সপাতর্পে
প্রতিপন্ন করিয়া দিল। কৈকেয়ী বহারিকত মনে তাহার বাকা প্রতিগ্রহ করিলেন।
ভিনি বালবংসা বড়বার নামে মুক্তরার প্রবর্তনার অসংপথে প্রবর্তিত হইয়া
বিস্ময়াবেশ সহকারে কহিছে ক্রিগলেন, মন্ধরে! তুমি অতি সংক্থাই কহিতেছ।
আমি তোমার প্রক্রার অক্রাননা করিতেছি না। প্রিবীতে বত কৃষ্ণা আছে
ব্যাধানদ্য বিভাগে তার জান্তাকে স্ক্রান বৃদ্ধিনিশ্চয় বিষয়ে ভূমি তাহাদের সকলেরই অপেকা শ্রেণ্ঠ। ভূমি নিয়তই আমার হিতৈবণা করিয়া থাক এবং নিয়তই আমার শভেসাধনে নিযুক্ত আছ। ফলতঃ আমি মহারাজের এই দ্বন্দেন্টার বিষয় অগ্রে কিছুই ব্রথিতে পারি নাই। মন্ধরে! এই পূম্বিবীতে জন্মতিরিক্ত অনেকানেক বিকৃত্যকার বন্ধ ও পাপদর্শন কুব্জা আছে, কিন্তু ভূমি ন্যুক্তভাবাপম হইয়াও বায়াভান উৎপলের ন্যার একান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছ। তোমার বন্ধ উভয় পার্শ্বে অবনত এবং মধ্য হইতে স্কল্মদেশ পর্যাস্ত উন্নত হইয়াছে: বক্ষের অধ্যান্ত্রলে লোভননাভিষ্ক উদর উহার এতাদৃশ উহাতিদর্শন করিয়া যেন লব্জায় কুশ হইয়া গিয়াছে। তোমার শতনযুগল অতি কঠিন, জঘন অতি বিস্তীৰ্ণ ও কাণ্ডীদাম-শোভিত এবং উহাতে ক্ষুদ্র ঘণ্টাসকল শব্দারমান হইতেছে। ভোমার বদনমণ্ডল চন্দ্রের ন্যার নির্মাল। মন্দরে! মরি, তোমার কি শোভাই হইয়াছে! তোমার চরণ ও উর্ব্যাল কেমন আরত! ভূমি কখন আমার সম্মুখ দিরা চলিয়া বাও, তথন রাজহংসীর ন্যার বিরাজ করিয়া খাক। অস্ত্রেরাজ শম্বরের যে সহস্র মায়া আছে, তংসমুদর ও অন্যান্য তোমার এই হৃদরে নিবিষ্ট রহিরাছে। তোমার বক্ষঃস্থলে এই যে রথছোণের ন্যায় উমভাকার মাংসগিণ্ড আছে, উহা ঐ সমস্ত মারার সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাতে তোমার বৃদ্ধি ও রাজনীতি বাস করিতেছে। স্বন্ধরি! রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে, রাজ্ঞো

অভিষেক করিতে পারিলে আমি সম্ভূষ্ট হইয়া তোমার এই মাংসপিশ্রে চন্দন লেপন করিয়া উত্তম স্বর্ণের আভরণ পরাইব এবং তোমার মৃথে স্বর্ণমর বিচিত্র তিলক প্রস্তুত করিয়া দিব। তুমি উত্তম বন্দ্র ও উত্তম অলংকাব ধারণ করিয়া দেবীর ন্যায় ইতন্ততঃ সঞ্চরণ করিবে। তোমার এই বদনকমল চন্দুমাকেও ন্পর্যা করিতে থাকিবে, ইহার উপমাই মিলিবে না। তুমি শত্ত্বর্গে গর্ব প্রকাশ করিয়া সর্বেশ্বেক্য লাভ করিবে। তুমি ফেমন নিরন্তর আমার চরণ সেবা করিয়া থাক, সেইয়্প অন্যান্য কুব্জারা তোমারও করিবে।

কৈকেয়ী বেদিমধ্যে অশ্নিশিখার ন্যায় শব্যায় শর্ম করিয়া মন্থরাকে এইর্প প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মন্থরা তাঁহার বাক্যে একান্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল, ভশ্রে! জল নিগতি হইলে আলিবন্থন করা বিধেয় নহে। একণে গাত্রোখান করিয়া বাহাতে আপনার কল্যাণ হয়, তাহারই চেণ্টা দেখ এবং সম্বরে ফ্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া রাজাকে রোম প্রদর্শন কর।

অনন্তর কৈকেরী মন্থরার বাক্যে সবিশেষ উৎসাহ পাইরা সোভাগাগরে তাহারই সহিত জোধাগারে প্রবিষ্ট ইইলেন। তিনি তথার প্রবেশ করিরা আপনার কণ্ঠ ইইতে বহুম্লা ম্স্তাহার এবং অন্যান্য অলঞ্চার দুরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই ন্বর্গবর্ণা ভ্রিতে উপক্রেম্বর্ড কহিলেন, মন্থরে! এই জোধাগারে হর প্রাণত্যাগ করিব, না হর ক্ষ্তিভরতকে রাজ্য দিব। আমার ধনরত্ব ও অন্যান্য ভোগ্য বন্দৃত্তে কিছুমার প্রস্কান নাই। বিদ মহারাজ রামকে রাজ্যে অভিবেক করেন, তাহা ইইলে নিক্সেই কহিতেছি, আমি এই প্রাণ আর রাখিব না।

তখন কি॰করী মন্থরা ভর্তের হৈতকর রামের অহিতকর জার বাকো কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! ক্রি রাম রাজ্যলাভ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে প্রের সহিত অহিতাপ করিতে হইবে। অতএব রাজা যাহাতে ভরতের হয়, তুমি তাহারই চেন্টা কর।

কৈকেরী মন্থরার বাকাবাণে বারংবার আহত হইয়া বিক্ষরাবেশে হ্দরে হক্তাপণিপূর্বক জোধভরে কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! আমার এই স্থানে দেহত্যাগ করিতে শানিয়া হয় তুমি মহারাজের গোচর করিবে, না হয় রামের বহুদিনের নিমিশু বনবাস ও ভরত প্রণাভিলাষ হইবে। যদি রাম অরণ্যে না বায়, তাহা হইলে আমার শব্যা মাল্যচন্দন অঞ্জন পানভোজন, অধিক কি জীবনেও প্রয়োজন নাই। দেবী কৈকেয়ী এইয়্প কঠোর কথা ওতের বাহিয় করিয়া স্বর্গদ্রত্বীর ন্যায় ধরাসনে শয়ন করিলেন। জোধান্ধকার তাহার মন্থলীকে আক্রমণ করিলে, দেহে আভরণ নাই, সভ্তরাং তৎকালে তারকাশ্না তামসী নিশার আকাশের ন্যায় তাহার অপূর্ব এক শোভা হইল। তিনি একাল্ড বিমনায়মান হইলেন।

দশম সর্গা। অনুষ্ঠর কৈকেয়ী নাগকন্যার ন্যায় দীনভাবে দীঘনিঃ বাস পরিত্যাগপ্রক কিয়ণক্ষণ আপনার স্থের পথ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কর্তব্য স্থির করিয়া মন্ধরার নিকট ম্দ্রেচনে সম্দ্রই কহিলেন। তখন তাঁহার হিতকরী স্বৃহ্ণ তাঁহার অধাবসায়ের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া স্বয়ং কৃতকার্য হইয়াই ঝেন আনন্দিত হইল। রাজমহিষী

কৈকেয়ী রোষার প্রশোচনে শ্রুকৃটি বন্ধনপূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। তাঁহার বিচিত্র মাল্য দিব্য আভরণ গ্রের ইওস্ততঃ নিক্ষিস্ত ছিল, তংকালে উহা নক্ষ্যমালাসঙ্কুল নভোম-ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি দ্ডভাবে বেণিবন্ধনপূর্বক মালন বসনে বলহীনা কিন্তুরীর ন্যায় পতিত হইয়া রহিলেন।

এদিকে রাজা দশরণ রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করিয়া সভাস্থ সমসত লোকের অনুমতি গ্রহণপূর্বক অন্তঃপূরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য যে রামের অভিষেক হইবে, কৈকেয়ী ইহা জানিতে পারেন নাই, তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত ধবল-জলদ-পরিশোভিত রাহা্যার অন্বরমধ্যে শশধরের ন্যায় তাঁহার কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, কুব্জা ও বামনাকার স্ত্রীলোকসকল উহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। শত্রক ময়্র ক্রোণ্ড ও হংস কলরব করিতেছে। বাদা বাদিত হইতেছে। লভাগ্যহ ও চিত্রিত-গৃহসকল শোভা পাইতেছে। বাহা প্রতিনিয়ত পূম্প ও ফল প্রদান করিয়া পাকে, এইরূপ বৃক্ষ এবং চন্পক ও অন্যোকসকল শ্রেণীবন্ধ হইয়া আছে। গঞ্জদল্ড স্বৰ্ণ ও রোপ্যের বেদি ও অসেন প্রস্তুত রহিয়াছে। দীর্ঘিকাসকল অতি স্কুদর। মহারাজ দশরথ সেই নানাবিধ অলপানে ও মহামূল্য অলৎকারে পরিপূর্ণ স্রপ্রপ্রতিম স্সমৃন্ধ স্বীর, অন্তঃপূর্ত্তে প্রবেশ করিয়া শরনতলে প্রিয়তমা কৈকের কৈ দেখিতে পাইলেন না। তালি জিন জনগোর বশবতী হইয়াছিলেন। পরের্ব কৈকেরী ঐ সময় কিন্তু পাকেতেন না এবং মহারাজও পরের্ব কখনই এইর প শান্তুপ্তে প্রবেশ করেন নাই। ঐ অসাধ্-মহারাজও প্রে কখনই এহর প শ্নেজ্ত প্রবেশ করেন নাই। এ অসাধ্দর্শিনী যে ব্রপ্তে ভরতের রাজগ্রী ক্রুডিলার করিতেছেন, তিনি ইহার কিছ্টুই
জানিতে পারেন নাই। তিনি কংলি কৈকেরীকে দেখিতে না পাইলে যেমন
জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, শ্নাহ্রদ্ধে সেইর্ণে এক প্রতিহারীকে তাঁহার বিষর
জিজ্ঞাসিলেন। প্রতিহারী অভি ইইয়া কৃতাঞ্জালপ্রে কহিল, মহারাজ! রাজ্ঞী
অতিশয় রোষপরবশ হইর ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। তখন রাজা দশরথ
প্রতিহারীর এইর্প বাক্য প্রবণ করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন। তাঁহার চিত্ত নিতাশ্ত আকূল হইয়া উঠিল। তিনি কোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যিনি দঃপ্রফেননিভ শ্যার শ্য়ন করিয়া থাকেন, তিনি ভ্রতলে পতিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় দঃখতাপে দণ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই নিদ্পাপ বৃষ্ধ রাজা প্রাণপ্রিয়া তর্গী ভাষা পাপীয়সী কৈকেরীকে ছিলপতার ন্যায় স্বেলোক-পরিপ্রভাট স্বেনারীর ন্যায় পরিচিত্ত-মোহন-প্রযুক্ত মারার ন্যায় বাগ্যরাবন্ধ হরিণীর ন্যায় এবং নিষ্যদের বিষাক্ত বাণ্যিন্দ করেণ্যর ন্যায় ভ্তেবে নিপতিত দেখিয়া চকিত মনে স্নেহভরে তাঁহার কলেবরে কর পরামর্যণ করিতে লাগিলেন।

অনতর সেই কামী ঐ কমললোচনা দুর্গখিতা ক্যমিনীকে সন্বোধনপূর্ব কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহার কিছুই জানি না। বল কে তোমার অবমাননা, কেই বা ভোমাকে তিরুস্কার করিল? তুমি ধালির উপর শরন করিয়া কেন আমায় অস্থাী করিছেছ? আমি তোমার শৃভ কামনাই করিয়া থাকি, স্তরাং আমার প্রাণসন্তে তুমি কেন এইর্প অবস্থায় ক্রহগ্রস্তার নাায় নিপতিত রহিয়াছ? আমার অধিকারে বহ্সংখ্য স্বিজ্ঞ বৈদ্য আছেন। আমি তাহাদিগকে প্রচার অর্থ দিয়া পরিতৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে তোমার কিরুপ পাঁড়া উপস্থিত হইয়াছে বল, ঐ

সমসত বৈদ্যেরাই তাহার প্রতিকার করিবে। প্রিয়ে! তোমার প্রেমে মন উদ্মন্ত হইয়া আছে; এক্ষণে অকপটে বল, তুমি কাহার উপকার ও কাহারই বা অপকার করিবার বাসনা করিয়ছ? আর আপনার শরীরে নিরপ্রক ক্রেশ প্রদান করিও না। দেখ, আমি ও আমার আস্বায় অল্ডরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ। এক্ষণে বল, কোন্ নিরপরাধকে বধ এবং কোন্ অপরাধীকেই বা মৃত্ত করিতে হইবে? কোন্ অসম্পন্নকে সম্পন্ন এবং কোন্ সম্পন্নকেই বা অসম্পন্ন করিতে

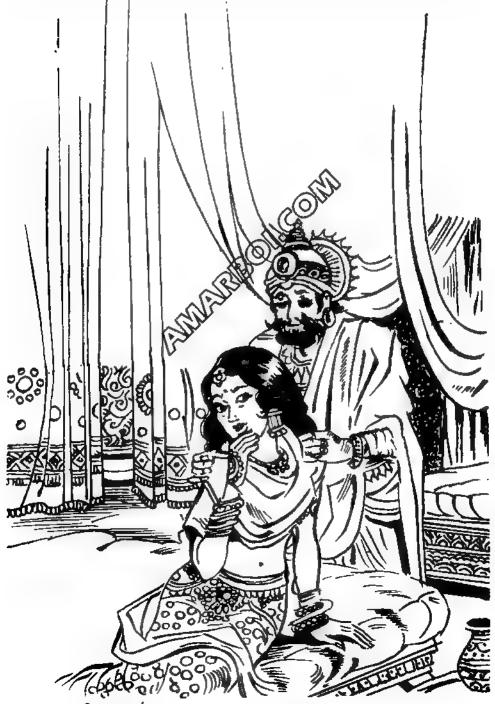

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



হইবে? আমি তোমার কোন ইচ্ছারই প্রতিরোধ করিতে সাহসী নহি। যদি নিচ্ছের প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ করিতে পারি, করিব। এক্ষণে বল তোমার মনে কি উদয় হইয়াছে? আমি বে তোমার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তুমি ইহা অবশ্যই জান; স্তরাং আমা হইতে তোমার মনোরথ সফল হইবে কিনা, এইর্প আশব্দা কখনই করিও না। আমি নিচ্ছের স্কৃতি শ্বারা শপথ করিতেছি, তোমার ধের্প ইচ্ছা তাহাই করিব। এই বস্ক্রায় বে পর্যক্ত স্বের কিরণ স্পর্শ করে, তাবং আমার অধিকার। দ্রাবিড় সিক্ষ্ব সোবীর

সোরাত্ম দক্ষিণাপথ অধ্য বধ্গ মগধ মংস্য কাশী ও কোসলা এই সম্দরই আমার শাসনে রহিরাছে। এই সমস্ত দেশে ধন ধান্য পশ্ব প্রভৃতি ষা কিছ্ব পদার্থ আছে সম্দরই আমার। এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে ধাহা তোমার মনে লয় প্রার্থনা কর। এইর্পে ক্রেশ স্বীকায় করিবার আর আবশ্যক নাই। গালোখনে কর। তোমার ভয়ের প্রকৃত কারণ কি বল, ষেমন দিবাকর স্বীয় করজালে নীহারকে বিনন্ট করেন, সেইর্প আমিও তোমার আশংকা সম্লে উন্ম্লিত করিব।

একাদশ সর্গা। অনন্তর কৈকেয়ী কামার্ত মহারাজ্ঞ দশরথের এইর প প্রীতিকর বাক্যে সমাক আন্বন্ধ হইয়া ডাঁহাকে অধিকতর বন্দ্রণা প্রদানার্থ নিদার্ণ-ভাবে কহিলেন, নাথ! কেহ আমাকে অবমাননা ও কেহই আমাকে তিরন্ধার করেন নাই। আমি মনে মনে একটি সন্কন্প করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিম্প করিতে হইবে। এক্ষণে যদি তুমি আমার মনোর্থ সিন্ধির বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার প্রত্যরের নিমিত্ত অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ হও। নচেং কিছ্ততেই আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিব না।

তথন মহারাজ ঈবং হাসিয়া প্রিয়তমা কৈলেটার মালতক ধরাসন হইতে আপনার উৎসণে লইয়া কহিতে লাগিলেন, বিক্লিটার মালতক ধরাসন হইতে আপনার উৎসণে লইয়া কহিতে লাগিলেন, বিক্লিটার কেহই আমার প্রিয় নাই। একণে আমি সেই সকলের অজেয় স্কৃতির প্রেড আমার জাবনের অবলাবন রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিহেছি, বল তোমার মনে কি উদর হইয়াছে? বিনি এককণের নিমিত্ত নয়নের ক্রিটার হৈলে প্রাণ অল্থির হয়, কৈকেয়ি! আমি সেই রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি বাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি আপনার ক্রিটার সেই রামকে উল্লেখ করিয়া! সেই রামকে উল্লেখ করিয়া! সেই রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি বাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমার বাকেয়র নায়ের মনও বে তোমার কার্যসাধনে উল্লেখ র্রাহয়াছে, এইয়্প বিশ্বাস করিয়া অকপটে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশপ্রক আমাকে এই দৃঃখ হইতে উন্ধার কর। তুমি আমার অন্রাগের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া কহিতেছি বে, তোমার মন্তাতি ন্রায়া শপথ করিয়া কহিতেছি বে, তোমার মাহা অভিলাহ, অসংকুচিত মনে তাহাই করিব।

রাজা দশর্থ এইর্পে বচনবংশ হইলে দেবী কৈকেরী আপনার অভীণ্ট সিম্থি বিষয়ে একপ্রকার নিঃসংশর হইলেন এবং হৃষ্টমনে ভরতের রাজ্যাভিষেক কামনা করিয়া কৃতাশ্তের ন্যায় ভরত্কর কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি বে কথাক্রমে শপা করিয়া অণ্যাক্তিত বর প্রদানে প্রতিজ্ঞার্ট্ হইতেছ, ইহা ইন্দ্রাদি গ্রাহ্মিংশং দেবতারা শ্রবণ কর্ন। চন্দ্র সূর্য দিবা রাগ্রি দশ দিক আকাশ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভ্রনদেবতা গৃহদেবতা গন্ধর্য রাক্ষ্য ও অন্যান্য গ্রাণিসমন্দরও তোমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হউন। একজন শৃন্ধান্দরতাব সত্যপ্রতিজ্ঞা সতাবাদী ধার্মিক আমাকে বর প্রদান করিতেছেন, দেবতারা তাহা শ্রবণ কর্ন। কৈকেরী স্বকার্যে ক্ষের্য সম্পাদনার্থ রাজা দশর্থকে এইর্প স্তব করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণ্ডে দেবাস্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রামের বিষয় একবার স্মরণ করিয়া দেখ। ঐ সময় অস্ক্রেশ্বর শুম্বর তোমার প্রাণনাশ করিতে পারে নাই; কিন্তু তোমাকে অত্যান্তই বলহীন করিয়া ফেলে। তংকালে আমি জাগরণ-ক্রেশ সহ্য করিয়া সবিশেষ বন্ধসহকারে তোমাকে রক্ষা 'করিয়াছিলাম, এই কারণে তুমি আমার বর দিবার বাসনা কর। কিন্তু আমি কিছ্ই লই নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত, আমিও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি ধর্মান্সারে অংগীকার করিয়া যদি আমার বর দান না কর, তাহা হইলে আমি আজিই এই অপমানে প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী কামোন্মন্ত রাজা দশরথকে দ্বসোন্দর্যে বশীভ্ত করিয়াছিলেন।
দশরথ আর তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃগ ষেমন আত্মবিনাশের
নিমিত্র পাশে বন্ধ হয়, সেইয়্প তিনি সত্যপালন করিব বলিয়া আপনার মৃত্যুপাশে বন্ধ হইলেন। তথন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! তুমি রামকে রাজ্যে
অভিষিদ্ধ না করিয়া ভয়তকেই অভিষেক কর। আর স্থার রাম চার চর্ম
পরিধান ও মুহতকে জটাভার ধারণপূর্বক দশুকারণ্যে চতুদশ বংসর তপদ্বীবেশে কাল যাপন কর্ন। মহারাজ! আজিই ভয়ত নির্বিদ্ধে যৌবরাজ্য গ্রহণ
এবং আজিই রাম অরণ্যে প্রশ্বান করিবেন এই আমার ইল্ছা, তোমার নিকট
এই-ই আমার প্রার্থনা। মহারাজ! তুমি সূত্যপ্রতিক্ষা হইয়া আপনার কুল্পাল
রক্ষা কর, তপদ্বীয়া কহিয়া থাকেন, যে স্ত্যু বাক্য লোকান্তরে মন্যোর
হিতকর হয়।

শ্বাদশ সর্গ । তথন দশরথ কৈবেন্দ্র এই নিদার্ণ বাক্য প্রবণপ্র ক কণকাল পরিতাপ করিয়া চিত্তা করিছে কাশলনে, আমি কি দিবাভাগে স্বান দেখিলাম, না আমার চিত্তবিভ্রম উপ্রতি ইইয়াছে। ইহা কি গ্রহবিশেষের আবেশ, না আমার মনের বাস্তাবিকই কৈন বিশ্লব ঘটিয়াছে। তিনি এইর্প চিত্তা করিতে করিতে ম্ছিত হইলেন। প্নরায় সংজ্ঞালাভ হইল। কৈকেয়ীয় সেই নিদার্ণ বাক্য তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বারপরনাই সম্তম্ভ এবং বায়ী দশনে ম্গের ন্যায় ব্যথিত ও দীনভাবাপার হইয়া দীঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্র ক্ ভ্রেলে উপবেশন করিলেন। তংপরে মন্দ্রবলে ক্রমণ্ডল-নির্শ্ধ মহাবিক আশাবিবের ন্যায় সাম্ব্রিচিত্তে হা-ধিক' এই বলিয়া শোকভরে প্নরায় ম্ছিত হইলেন।

অনশ্তর তিনি বহুক্লেরে পর চেতনা পাইয়া দুঃখানলে কৈকেয়ীকে দশ্ধ করিয়াই যেন রেয়াবিল্ট মনে কহিতে লাগিলেন, নৃশংসে! দুশ্চারিদি! কুলনাশিন! পাপীর্মাস! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছেন এবং আমিই বা এমন কি অনিল্ট করিয়াছি। রাম জননীর স্বান্ত্র তোমার শ্লুবা করিয়া ঘাকেন, তবে তুমি কি কারণে তাঁহার সর্বনাশের উপক্রম করিতেছ? হা! আমি আখানাশার্থ না জানিরাই তীক্ষ্যবিষ বিষধরীর ন্যায় ভোমায় গৃহে আনিয়াছিলাম। যখন সম্দর লোক রামের গ্লে অন্রাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আমি কোন্ অপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। আমি কৌশল্যা স্মেরা ও রাজশ্রী সকলকেই ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জীবনধন পিতৃবংসল রামকে কিছুতেই পারি না। হা! তাঁহাকে দেখিলে আমার মন প্রসন্ন হয়, কিন্তু তিনি চক্ষের অন্তরাল হইলে আর আমার জ্ঞান থাকে না। সূর্য-বিরহে লোকসকল

থাকিতে পারে, সনিল ব্যতিরেকেও শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না। অতএব তুমি এখনই এই অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। আমি তোমার নিকট প্রণত হইতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই নিদারণ বিষয় মনে আর আনিও না।

পাপীয়সি! আমি ভরতকে ভালবাসি কিনা তুমি কখন কখন ইহা জিল্ঞাসা করিয়া থাক, কর, তাহাতে রামের প্রতি দেনহ সঙ্কোচ হইবে না, কিন্তু শ্রীমান রাম আমার জ্যেন্ট পরে এবং সকলের অপেক্ষা রামই ধার্মিক, পর্বে তুমি যে এইর্প কহিতে, বোধ হয় ইহা আমার মনোরঞ্জনার্থই হইবে; নতুবা তুমি রামের রাজ্যাভিষেক-সংবাদে শোকাকুল হইতে না এবং আমাকেও এইর্প সন্তণত করিতে না। অথবা বোধ হয় তোমাতে ভ্তাবেশ হইয়াছে, তুমি ভ্তাবেশে বিবশ হইয়াই এইর্প কহিতেছ, সেইর্প না হইলে কখনই তোমার মনের এই প্রকার ভাবান্তর হইত না।

দেবি! ভূমি পূর্বে আমার কোনরূপ অন্যায় আচরণ কি অপকার কিছুই কর নাই এই নিমিন্ত বিশেষ কারণ ভিল্ল তোমার চিত্তের বে এইরূপ বৈপরীতা ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে আমার শ্রুমা হইতেছে না। ইক্ষুনকুবংশে জ্যেন্ঠাতিকুমরূপ দ্নীতি এই সর্বপ্রথম উপস্থিত হইতেছে, এই বিষয়ে তোমার বিকৃত ব্যক্তিই কারণ। তুমি অনেকবার আমাকে কহিয়াছ বে সামি রামকে ভরতের সহিত অভিমভাবে দেখিয়া থাকি, একণে সেই ধুম বিসাম বাসের চতুদাশ বংসর বনবাস কির্পে অভিসাম করিতেছ। তিনিট অতাশ্ত স্কুমার, নিদার্ণ অরণ্য কির্পে তাহার যোগ্য হইতে পারে বিসাকোভিরাম রাম সর্বদাই তোমার সেবা করিয়া থাকেন, বল দেখি, তুমি হিৎকৈলয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইবে। রাম তোমার প্র ভরত হইতে অধিক গুরুষ্ঠ তোমার শ্রেষ্ট্রা করেন, রাম অপেকা ভরতের বিশেষ কিছাই ভোমাতে কুক্তি হয় না। তোমার সেবা সন্মান ও নিদেশ পালন রাম বিনা অধিকতরর পে মিরি কে করিবে। বহুসংখ্য স্থা ও বহুসংখ্য ভূত্যের মধ্যে একজনও তাঁহার অয়শ খ্যাপন করিতে পারে না। তিনি নিমলি মনে সকলকে সাম্থনা প্রদান করিয়া প্রিয়কার্যে দেশবাসীদিগকে বশীভতে করিয়া থাকেন। তিনি সত্য ব্যবহারে সকল লোককে, দানে ব্রাহ্মণগণকে, সেবায় গাুরুজনদিগকে এবং শরাসনে শন্ত্রগণকে আয়ত্ত করিয়াছেন। সত্য, তপ্, মিন্তুতা, বিশাখোচার, সরলতা, বিদ্যা ও গারুশাখা্যা এই সমস্ত গাণে রামে বিদ্যমান আছে। দেবি! সেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী অমরপ্রভাব রামের এইরূপ বনবাস-দৃঃখ কির্পে প্রার্থনা করিছেছ। যিনি প্রিয় বাক্যে সকলকে পরিতৃণ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ স্মরণ হইলেও কন্টবোধ হয়, এক্ষণে তোমার অনুরোধে তাঁহাকে কি প্রকারে এই নিদার্ণ কথা কহিব। বিনি অহিংস্লক, ক্ষমার আধার, ধর্ম ও কৃতজ্ঞতা বাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, হা! সেই রাম বিনা আমার অার কি গতি আছে। কৈকেয়ি! আমি বৃন্ধ, আমার চরমকাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে তোমার নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে দয়া কর। এই সসাগরা প্রথিবীর মধ্যে যা কিছু: প্রাণত হওয়া যায়, আমি সম্পেয়ই তোমায় দিতেছি, তুমি এই দ্ব্িশি পরিত্যাগ কর। আমি করয়েড়ে কহিতেছি, তোমার চরণে ধরিতেছি, তুমি আমায় রক্ষা কর। দেখিও, যেন নিরাপরাধকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় অধর্ম সভর করিতে না হয়।

মহারাজ দশর্থ দঃথে ও শোকে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মূছিত হইলেন, কখন তাঁহার সর্বাণ্য ঘুণিত হইতে লাগিল, কখন এই দুঃখার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও ক্রম্বভাবা কৈকেয়া কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! বরদান করিয়া যদি তোমাকে পুনরায় পরিতাপই করিতে হইল তবে তুমি পূথিবীতে আপনার ধার্মিকতা কি প্রকারে প্রচার করিবে। যখন রাজ্বিগণ তোমার সহিত সমবেত হইয়া আমার এই বরদানের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি তাঁহাদিগের প্রদেন কির্পে প্রভাতর দিবে? আমি যাহার প্রযন্তে জীবন পাইয়াছি, যে আমাকে নানপ্রেকারে পরিচর্যা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ করিতে পারি নাই, এই কথাই কি বলিবে? মহারাজ! তুমি এইমাত্র অঞ্গীকার করিয়া পুনর্বার অন্যপ্রকার কহিতেছ, তোমার এই দোষে বংশের সকল রাজারই অয়শ হইবে। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বন্ধ হইয়াই শ্যেন ও কপোতকে আপনার মাংস প্রদান করিয়াছিলেন, রাজা অলক কোন অন্ধ ব্রাহ্মণকে আপনার চহ্ম, দিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন, স্রোতম্বতীপতি সম্প্র আদ্যাপি বেলাভ্মি লণ্ডন করেন না। স্তত্তব তুফ্ ছেক্সণে এই সমস্ত দৃষ্টাস্ত দর্শন কর, কিছ্ততেই আপনার প্রতিজ্ঞা অনাথা ক্রিব না। নরনাথ! দেখিতেছি, তোমার নিতান্ত দূর্বনিশ্ব উপন্থিত, তুমি কি পরিত্যাগপ্রেক রামকে রাজা দিয়া কোশলারে সহিত নির্দ্তর বিহারের বাসনা করিতেছ। স্ত্রাং আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম স্ক্রেমই হউক এবং তুমি আমার নিকট যাহা অংগীকার করিয়াছ, তাহা সঞ্জুলা মিথ্যাই হউক, কিছুতেই ইহা ব্যাতিক্রম হইবার নহে। যদি তুমি রাম্ভে রাজ্যে অভিষেক কর, তাহা হইলে নিশ্চয় কহিতেছি, আমি আজিই বিশার সমকে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমার একদিনের শ্রিমতও কোশল্যার সম্মান দেখিতে হয়, তবে মরণই শ্রেয়। আমি প্রাণাধিক ভরতকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রামের বনবাস ব্যতিরেকে কিছুতেই আমার সম্ভোধ হইবে না। দেবী কৈকেয়ী এইর প কহিয়া ত্রুকীম্ভাব অবলম্বন করিলেন: তিনি মহীপালের বিলাপে কর্ণপাতও করিলেন না।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মুখে এই দুঃখশোকজনক বজ্লসম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্লোখভরে তাঁহার প্রতি একদ্রুটে চাহিয়া রহিলেন। তংকালে তাঁহার মন অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল কৈকেয়ীর সহিত বাক্যালাপ করিলেন না এবং মনে মনে তাঁহার এই আশয় ও আপনার শপথের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হা রাম! এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-প্রকি ছিল্লতর্র ন্যায় ভ্তলে নিপ্তিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহাকে বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায় বিকারগ্রন্ত রোগীর ন্যায় ও নিস্তেজ ভ্রুপ্পের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনশ্তর তিনি দীনমনে কর্ণ বচনে কৈকেয়ীকে সন্বোধনপ্র্বক কহিলেন, কৈকেয়ি! বল তোমাকে কে এই অসং বিষয় সং বলিয়া প্রতিপাম করিয়া দিল ব ভ্তোবিণ্টার ন্যায় আমায় এইর্প কহিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? তোমার স্বভাব যে এইর্প দ্বিত, প্রে আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই, এখন বস্তৃতই বিপরীতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। বল, তুমি আমার

নিকট কেন এই নিদার্ণ বর প্রার্থনা করিডেছ, কি কারণেই বা রাম হইতে তোমার এইর্শ আশভ্কা উপস্থিত হইরাছে। যদি প্রজাবগের, ভরতের ও আমার প্রিয়কার্য সাধন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি ক্ষান্ত হও। বৃথা কথা লইয়া আর আন্দোলন করিও না।

নৃশংসে! আমি ও রাম আমরা উভরে কি অপরাধ করিয়ছি? তোমায় দৃঃখ দিবার নিমিন্তই বা কি মন্ত্রণা করিতেছি? দেখ. তোমার এই সাক্ষ্প সিন্ধ হইবার নহে; আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্মিক বিবেচনা করিয়া থাকি, তিনি যে রামকে বণ্ডিত করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন, কিছুতেই ইহা সন্ভব হয় না। হা! যখন রামকে কহিব, বৎস! আমি তোমায় বনবাস দিলাম, আমার এই কথা দ্বিনয়া রাহ্মগ্রত শশান্তের নায় ভাঁহার মুখল্লী বিবর্ণ হইয়া যাইবে, বল দেখি তৎকালে কির্পে তাহা চক্ষে দেখিব। আমি এইমার্ম মিরগণের সহিত রামের রাজ্যাভিষেকের কথা দিখর করিয়া আইলাম, এখন পরাভ্ত সেনার নায় কির্পে তাহার প্রত্যাহার দর্শন করিব। আমি অন্রোধে এইর্প অবিবেচনার কার্য করিলে মহাপালগণ দিক-দিগন্ত হইতে আগমন করিয়া নিন্মই কহিবেন বে, এই ইক্ষ্মকুতনয় রাজা অভিশয় বালক, ইনি কেন এতকাল রাজ্যপালন করিলেন? যখন শাস্ত্রজ গ্লেবান বৃত্যবর্গ আস্ক্রিম আমাকে রামের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কির্পে কহিব জি কেনেরীর ফ্রগায় তাহাকে বনবাস দিয়াছি। যাদ এই সত্য কথাও বাস্ত করি তথাত ইহা কাহারই বিশ্বাস-বাগ্য হইবে না।

হা! রামের এই দশা ঘটিলে ক্রেন্সা আমার কি বলিবেন! আমিই বা এইপ্রকার অপকার করিয়া তাঁহাকে কি কহিব! তিনি সেনায় কি করীর ন্যায় রহস্যকথার সংগীর ন্যায় ধর্ম করি ভাষার ন্যায় হিতোপদেশ দানে তাঁগনীর ন্যায় এবং দেনই প্রদর্শনে ক্রিনীর ন্যায় আমার অন্ত্তি করেন। সেই প্রির্বাদিনী রমণী নিরন্তর ক্রিমার শ্ভান্ধ্যান করিয়া থাকেন। তিনি সম্মানের যোগ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত তাঁহাকে সম্মান করি নাই। আমি এতাদন যে তোমার ছন্দান্বর্তান করিতাম, অপথাব্যঞ্জনসম্পল্ল অল্ল যেমন আত্র ব্যক্তিকে পাঁড়া দিয়া থাকে, সেইর্প আমাকেও পাঁড়া দিতেছে। দেবী স্মিত্রা রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস দর্শন করিয়া অতিশয় ভাত হইবেন। তিনি আর আমার বিশ্বাস করিবেন না।

হা! বধ্ জানকীকে আমার মরণ ও রামের নির্বাসন এই অপ্রিয় সংবাদ প্রবণ করিতে হইবে। তিনি হিমাচলে কিন্তর্রবিরহিত কিন্তরীর ন্যায় শোকে শোকে জীবন ত্যাগ করিবেন। যখন আমি জানকীকে অপ্র্জুল মোচন ও রামকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিব, তখন আর আমার বড় অধিক দিন প্রাণধারণ করিতে হইবে না: স্তরাং তুমি বিধবা হইয়া ভরতের সহিত রাজ্যপালন করিবে। লোকে দ্ভিটপ্রিয়া মদিরা পান করিয়া পশ্চাং চিন্তবিকার দশনে তাহা বিষান্ধ বোধ করে, সেইর্প আমি বাহ্য ব্যাপারে এতকাল তোমাকে সতী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে ব্যবহারে অসতী বলিয়া জানিলাম। তুমি বৃথা কথার আমার তুন্টি সম্পাদনপূর্বক আপনার অভিপ্রায় বাস্তু করিয়াছ; ব্যাধ বেমন সংগীতস্বরে মৃগকে মোহিত করিয়া বধ করে, তোমার এই কার্য ভদুপেই হইল। আমি প্রের বিনিমরে স্থা-সৃত্য কর করিলাম, অতঃপর ভদুলোকে স্বরাপায়ী বিপ্রের ন্যায় অমাকে পঞ্চমধ্যে নীচাশর বলিয়া নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন।

হা কি কন্ট! বরদান অণগীকার করিয়া আমায় এইরূপ কথা সহ্য করিতে এবং জন্মান্তরীণ অশত্ত ফলের ন্যায় দুনিবার দুঃখও অনুভব করিতে হইল! কৈকেরি! আমি অতি নরাধম, কণ্ঠলগনা উম্বন্ধনী রক্ষরে ন্যায় তোমাকে মোহবশতই বহুকাল পালন করিরাছি। তোমাকে লইয়া কতই আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু তুমি যে সাক্ষাৎ মৃত্যু, এতদিন তাহা জানিতে পারি নাই, বালক যেমন নির্জনে কালসপাকে স্বহদেত স্পর্শ করে, ভাগ্যে তদ্র,পই ঘটিয়াছে। আমি অতি দুরাস্বা, আমি এমন মহাস্বা পত্রকে পিতৃহীন করিলাম! लाक এই বিষয়ের নিমিন্ত নিশ্চয়ই আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, রাজা দশরথ অতি কাম্ক ও মূর্খ, তিনি দ্রীর অনুরোধে প্রেকে বনবাস দিলেন। হা! বংস রাম বাল্যাবিধি বেদ জন্মচর্য ও আচার্য এই তিনের অনুব্রত্তি করিয়া কৃশ হইয়াছেন, এই ভোগের সময়ও আবার কি বনবাসক্রেশ সহ্য করিবেন? তিনি আমার কথায় দ্বিরুদ্ধি করেন না, বনগমনে আদেশ পাইলেই তৎক্ষণাৎ ভাছা শিরোধার্য করিয়া স্বাইবেন। যদি তিনি অস্বীকার করেন, তাহা আমার পক্ষে উত্তমই হয়, কিম্তু কদাচই করিবেন না। রাম বনে গমন করিলে এই **দ্বংসহচরিত্র সকলের ধিরুতে পামরকে মৃত্যু নিশ্চরই আত্মসাং করিবেন।** কৈকেরি! আমি লোকার্ন্তরিত ও রাম নির্বাসিত হুইলে আর যাঁহারা আমার প্রিয়জন থাকিবেন, জানি না তুমি তাঁহাদিগের ক্রিকী দ্দশা করিবে। দেবী ত্রেরজন খ্যাক্রেন, জাল লা তাল তালাগগের ক্রিপ্র স্থান্দ্রা কারবে। দেবা কোলায়া ও স্মিন্তা আমাদিগের বিচ্ছেদ-বল্যুক্ত করিতে না পারিয়া আমার দেহালেতই লোকাল্ডর দর্শন করিবেন। পাপ্রিয়েল? তুমি এখন কোলায়া স্মিত্রা রাম লক্ষ্মণ শত্রা ও আমাকে নরক্রের নিক্ষেপ করিয়া স্থা হও। এই ইক্ষ্মাকুকুল কোনর্পেই আকুল ক্রিয়ার সম্পর্ক শ্না হইয়া গেল, এক্ষণে তুমি এই বংশ স্বয়ংই পালন কর। বিশ্বির নির্বাসন বাদ ভরতের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সে বেন আমার কেন্দ্রেত অগ্নসংস্কারাদি কিছুই অন্তান না করে।

কৈকেরি! তুমি যখন দুদৈবিকশতঃ আমার আলরে বাস করিতেছ, তথন আমাকে অকীতি পরাভব এবং পাপীর ন্যায় সকলের অবজ্ঞা সহা করিতে হইবে। হা! বংস রাম হলতী অশ্ব রথে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকেন, তিনি এক্ষণে মহারণ্যে কির্পে পাদচারে সঞ্জব করিবেন। যাঁহার ভোজনবেলা উপস্থিত হইলে কুণ্ডলমণ্ডিত পাচকেরা সর্বাগ্রে বাগ্র হইরা প্রসম্মনে পান ভোজন প্রস্তুত করে, তিনি এক্ষণে বনের কট্ তিক্ত ক্ষায় ফলমলে ভক্ষণ করিয়া কির্পে দিনপাত করিবেন। রাম জল্মাবাধি দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না; তিনি সকল সময়েই মহাম্লা উৎকৃষ্ট পরিছদ পরিধান করিয়াছেন, এক্ষণে কাষায় বন্ধা কির্পে ধারণ করিবেন। রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন, ছানি না তুমি কোন্ নিষ্ঠ্রে হইতে এই নিদার্ণ উপদেশ পাইয়াছ। দ্বীলোক অতিশয় শঠ ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে ধিক! না, আমি স্বীজাতিকেই লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি না, কেবল ভরত জননী কৈকেষীকেই এইর্পে কহিলাম।

নৃশংসে! বিধাতা কি আমায় বন্দ্রণা দিবার নিমিত্তই তোমার মন এইর্পে নির্মাণ করিয়াছেন। ভূলি আমার ও হিতকারী রামের কি অপরাধ দেখিতেছ? রামের দৃঃধ দেখিলেই সম্দর জগতে বিশৃত্ধলা ঘটিবে; পিতা প্রুকে এবং প্রণিয়নী ভাষা পতিকে পরিত্যাগ করিবেন। হা! আমি বখন সেই দেবকুমারের ন্যার স্ত্রপ রামকে স্বেশে আমার নিকট আসিতে শ্নিন, তখন বেন চাক্ষ্য দর্শনের

আনন্দ পাই এবং তাঁহাকে দেখিলে এই বৃদ্ধ দশায়ও ধুবার ন্যায় সঞ্জীবতা লাভ করিয়া থাকি। সূর্য-বিরহে লোকের অবস্থান সম্ভব, মেঘ ব্যতিরেকেও সকলে তিন্ঠিতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, রামকে বনে প্রদ্থান করিতে দেখিলে কেহই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে না। কৈকোর! তুমি আহতকারী শুরু হইয়া আমার বিনাশ কামনা করিতেছ। আমি আপনার মৃত্যুর ন্যায় তোমাকে নিজগুহে স্থান প্রদান করিয়া তীক্ষ্যবিষ বিষধরীর ন্যায় এতদিন ক্রোড়ে রাখিয়াছিলাম, সেই কারণেই এককালে উৎসন্ন হইতেছি। এক্ষণে রাম লক্ষ্যণ ও আমার সংস্রবশ্নো হইয়া ভরত কেবল তোমার সহিত রাজ্যশাসন কর্ম এবং তুমিও পতিপত্রে বিনাশ করিয়া আমার শ্রুবর্গের আমন্দবর্ধন কর। তুমি অতি নিষ্ঠার, আমার এই চরম দলতেও পা্রবিচ্ছেদ-যাতনা প্রদান করিতেছ। আজি যখন তুমি পতি-পঙ্গী-ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই দার্ণ কথা মুখাগ্রে আনয়ন করিলে, তথন তোমার দল্ড সহস্রধা চূর্ণ হইয়া কেন ভূতলে নিপতিত হইল না। রাম তোমার প্রতি কোনরূপ অপ্রির বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিষ্ঠার কথা ওষ্ঠে আনিতে জানেন না, সাতরাং কি প্রকারে তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিতেছ। এক্ষণে তুমি ক্লেশই পাও, ভূগভেঁই লীন হও, বনবাস প্রাথনা কারতেছ। এক্ষণে তুমে ফ্রেন্থর সাও, ভ্রাভেই লান হও, আন্নপ্রবেশ বা বিষপানই কর, তোমার এই আন্নন্তক কঠিন অন্রোধ কথনই রক্ষা করিব না। তুমি খরধার ক্রেরের ন্যার নিত্রের ভাষণ, ব্থা প্রিয় কথায় লোকের মনোরঙ্গন করাই তোমার কার্ব, জ্রেমাকে দেখিয়া আমার প্রাণমন সম্দয় দশ্ধ হইয়া ঘাইতেছে; প্রার্থনা ক্রি, তুমি এখনই কালগ্রামে পতিত হও। হা! স্থের কথা দ্রে থাকুক, জ্রালের জীবনেই সংশর উপস্থিত; আত্মজ বাতীত আত্মজ্ঞাদগের স্থা সভ্রতি নহে। দেবি! তুমি আমার আহিতাচরণ করিও না, আমি ভোমার চর্ক্রের ধার, প্রসম্ল হও।
কৈকেয়ী চরণ প্রসার্গ্রেক উপবেশন করিয়াছিলেন; দশর্ধ যেমন তাহা স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইটেন, তংকণাৎ মূছা তাহাকে আক্রমণ করিল, তিনি

ভূতলে নিপতিত হইলেন।

<u>রয়োদশ সর্গা।</u> ভোগাবসানে দেবলোক-পরিভ্রন্থ রাজা ব্যাতির ন্যায় দশর**থ** হতচেতন হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন, তন্দ্রণ্টে কুলকলা জনী কৈকেয়ী কিছুমাত্র কণ্ট অনুভব করিলেন না, প্রক্তাত তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন-প্রেকি নিভায়ে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আপনাকে সত্যবাদী ও সত্যসংকল্প বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক, এক্ষণে বল কি কারণে আমায় বরদান করিতে সৎকৃচিত হইতেছ।

মহীপাল দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে মৃহ্তকাল বিহন্ত হইয়া জোধভরে কহিতে লাগিলেন, কৈকেরি! তুমি অতি নীচাশর, এক্ষণে রাম বনে গমন এবং আমি লোকলীলা সম্বরণ করিলে তুমি পূর্ণকাম হইরা সুখী হও। হা! আমি দেহান্তে স্বর্গে আরোহণ করিলে সূরগণ যখন আমাকে রামের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব; তাঁহারা রামের বনবাসের কথা শানিয়া অবশ্যই ভর্ণসনা করিবেন, তাহাই বা কির্পে সহ্য করিব? আমি কৈকেয়ীর মনোরঞ্জনার্থ রামকে নির্বাসিত করিয়াছি, যদি এই কথা কহি, কেহই বিশ্বাস করিবেন না। দেখ, আমি নিঃসন্তান ছিলাম, অতি

বন্ধে রামকে লভে করিয়াছি, এক্ষণে বল কির্পে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। রাম মহাবাঁর কৃতবিদা ক্ষমাশীল ও শাল্ত-প্রকৃতি, আমি সেই পদ্মপলাশ-লোচনকে কির্পে বনবাস দিব। আমি সেই ইন্দাঁবরশ্যাম রামকে কোন্ প্রাণে দশ্ডকারণাে প্রেরণ করিব। তিনি কখনই দ্বংখের মুখ অবলােকন করেন নাই, ফ্রন্মাবাধিই ভাগস্থে কালহরণ করিরাছেন, এক্ষণে কির্পে তাঁহার দ্র্দশা দর্শন করিব। অতঃপর তাঁহাকে কোন কোন দ্বা না দিয়া যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই স্খী হই। কৈকোয়! তুমি কি কারণে আমার প্রিয়তম রামের অপকার-চেন্টা করিতেছ। যদি সতাই রামকে বনবাস দিতে হয়, তাহা হইলে স্কৈণ অপবাদ আমার চিরস্থিত ষশ নিশ্চয় বিল্পে করিবে।

রাজা দশরথ এইর্পে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইতাবসরে দিবাকর অসতিশিথরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সেই শশাংক-লাঞ্চিত শর্বরী দ্বংখার্ত রাজারে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিল না। প্রত্যুত, তাঁহার শোকাবেগ শ্বিন্ হইরা উঠিল। তিনি শ্বেন্য দ্বিত নিক্ষেপপূর্বক দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতরভাবে কহিলেন, আর নক্ষ্যমালিন রজনি! প্রভাত হইও না, আমি কৃতাঞ্জলিপ্রটে কহিতেছি, কৃপা কর। অথবা শীয়ই প্রভাত হও, প্রাতে রামের বনগমন ও আমার মৃত্যু ক্রিল, বাহার নিমিত্ত আমার এত দ্বংখ সহ্য করিতে হইতেছে, সেই নিশ্র ক্রিট্রাই কৈকেয়ীকে আর দেখিতে হইবে না।

দশরথ শর্বরীকে এইর্প কহিয়া ভাজালপ্টে কৈকেরীকে কহিলেন, দেবি! দেখ, আমি ধনপ্রাণ সম্দর্ত কলমার অর্পণ করিরছি। আমার শেষ দশা উপস্থিত, আমি আত দীন ওকণে তুমি প্রসন্ন হও। প্রিয়ে! আমি বে রাজা, রাজা বালয়াও কি তোমার ক্ষি কটুলি করিরছি। সরলে! প্রসন্ন হও; ভাল, আমার রাম তোমারই প্রদুষ্টি রাজ্যসম্পদ লাভ কর্ন; ইহাতে জগতে তোমারই যশ হইবে এবং ইহা আমার, রামের, ভরতের ও বাশভাদি গ্রুক্তনেরও প্রতিকর হইবে।

বলিতে বলিতে রাজা দশরথের নেত্রযুগল অশ্রুপ্ণ ও তাম্বর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কর্ণভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেও কৈকেয়ী কর্ণপাত করিলেন না। প্রত্যুত অত্যুক্ত অসম্তুক্ত হইয়া প্রতিক্ল বাক্যে বার্ংবার রামের নির্বাসন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ নিতামত দ্রংখিত হইয়া প্রনরায় মূছিত হইলেন, ব্যথিত হ্দয়ে ঘন ঘন দীঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ কবিতে লাগিলেন। রজনীও অতিকাশত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বৈতালিকেয়া স্তুতিগান দ্বারা তাঁহাকে জার্মারত করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি দ্রংখাবেগে উহা অসহ্য বোধ করিয়া তৎক্ষণাং নিবারণ করিলেন।

চতুর্দশ সর্গা। অনন্তর কৈকেঞ্চী রাজা দশরথকে প্রতিরোগশোকে ভ্তলে মুম্বর্র ন্যায় বিকৃতভাবে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ। তৃমি কি নিমিত্ত অংগীকার করিয়া পাপীর ন্যায় বিষণ্ণভাবে শরান রহিয়াছ? নিজের মর্বাদা পালন করা তোমার কর্তব্য। ধার্মিকেরা সভ্যকেই প্রম ধর্ম বিলয়া নিদেশি করিয়া থাকেন। আমিও সেই সত্য পালনের উদ্দেশেই বর্দান বিষয়ে

তোমায় উৎসাহিত করিতেছি। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বন্ধ হইয়া শোন-পক্ষীকে আপনার দেহ অপ্লপ্ত্রক উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন। তেজস্বী রাজা অলর্ক প্রাথিত হইয়া কোন এক বেদজ্ঞ বিপ্রকে অসপ্কৃচিত মনে আপনার নের উৎপাটনপ্র্বক দান করিয়াছিলেন। মহাসাগর সাধ্যসত্ত্বে কেবল সত্যান্রোধে পর্বকালেও তীরভ্মি অতিক্রম করেন না। সত্যই রহ্ম, সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই অক্ষয় বেদ এবং সত্যের প্রভাবেই পরমপদ লাভ হয়। অতএব তোমার যদি ধর্মে কিছুমার আস্থা থাকে, ভাহা হইলে সত্যের অনুবৃত্তি কর। তুমি যে বরদান অংগীকার করিয়াছ তাহা ফেন নিজ্ফল না হয়। আমি তোমার ধর্মের ফলসিন্দি উদ্দেশ করিয়াই কহিতেছি, বার বার কহিতেছি, তুমি রামকে নির্বাসিত কর। বাদ তুমি ইহা না কর, আমি এই উপেক্ষা-দোষে তোমার সন্মুখেই প্রাণ্ড্যাগ করিব।

কৈকেয়ী অকাতরে এইর্প কহিলে রাজা দশরথ বামনের বলে বিলর ন্যায় কৈকেয়ীর সভাপাশে বন্ধ হইলেন। তংকালে তাঁহার ম্থপ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি যুগচন্তের মধ্যবতী ধ্রকাতের ন্যায় নিতাশত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনশ্তর কথাওং মনের আবেগ সংবরণ করিয়া অশপ্ত দর্শনে যেন কৈকেয়ীকে না দেখিয়াই কহিতে লাগিলেন, পাপ্তম্মল। আমি অশ্নি সাক্ষী করিয়া মন্ত্রসংস্কারপ্রক তোর পাণিগ্রহণ করিয়া ইলাম, একণে তোকে ও আমার উরসজাত প্র তোর ভরতকেও পরিজ্যা করিলাম। রজনী প্রভাত হইয়াছে। গ্রেজনেরা স্বেগ্রের হইলেই রামকে করিলা অভিষিম্ভ করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই ত্বরা দিবেন। তংকালে আমি বিক্রেরতিই তোর কথা শ্রনিব না। তোকে অবমাননা করিব ও রামকে রাজ্য তিন। যদি তুই গ্রের্লোকদিগকে অবহেলা করিয়া আমার এই মনোরখ করিতে না দিস, তবে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি মরিলে রামই অভিষেত্ত তোর কিছ্তেই অধিকার থাকিবে না। অধিক আর কি কহিব, আমি রামের যে মুখ একবার প্রফ্রেন্স দেখিয়াছি, আজ কোন-মতেই তাহা মলিন ও স্থান দেখিতে পারিব না।

কৈকেয়ী এই কথা প্রবণ করিবামাত্র জোধানলো প্রজন্মিত হইয়া নিষ্ঠার বাকো কহিলেন, মহারাজ! তুমি এখন এ আবার কি প্রকার কথা কহিতেছ? শ্বনিয়া আমার সর্বাঙ্গ যেন দশ্ব হইয়া বাইতেছে। তুমি এখনই রামকে এই স্থানে আনাও এবং তাহাকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা কর। তুমি আমার শাহ্ব দূরে না করিয়া এ স্থান হইতে একপদ্ধও যাইতে পারিবে না।

তথন অণ্য যেমন কশাহত হইয়া আরোহীর বশীভ্ত হয়, সেইর্প রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভ্ত হইয়া কহিলেন, কৈকেয়ি! আমি ধর্মবিংধনে বন্ধ বলিয়া হতজ্ঞান হইয়াছি: এক্ষণে তোমার ষের্প ইচ্ছা হয়, কর; আমি আর ন্বিরুদ্ধি করিব না। অতঃপর কেবল রামকে একবার চক্ষে দেখিয়া লইব।

এদিকে দিবাকর উদিত এবং শৃ্ভ নক্ষর ও মৃহ্ত উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব শিষ্যগণ সমাভিব্যাহারে অভিষেকের সামগ্রীসম্ভার গ্রহণপূর্বক প্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার পঞ্চসকল সলিলসিস্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। আপণসকল পণ্যদ্রব্যে পরিপ্র্ণ। চতুর্দিকে পতাকা উন্তান হইতেছে। চন্দন অগ্রের্ ও ধ্পের গন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে। সর্বাহই মহোৎসব, স্কলেই আহ্মাদে উন্মন্ত ও রামের অভিষেক দর্শনার্থে

উৎস্ক। বশিষ্ঠ সেই প্রেল্র-প্র-প্রতিম প্রী অতিক্রম করিয়া অন্তঃপ্রে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তথার ধ্রজদন্ড শোভা পাইতেছে। প্রবাসী ও জনপদবাসী প্রজাসকল সমবেত হইয়াছে এবং বজ্জবিং ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত সেই জনসম্মর্দ ভেদ করিয়া প্রতিমনে গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রিয়দর্শন সার্রাথ স্মুন্ত নিজ্ঞানত হইতেছিলেন, বিশিষ্ঠদেব ন্বারদেশে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কৃহিলেন, স্মুন্ত! তুমি মহারাজকে শীঘ্র আমার আগমন-সংবাদ প্রদান কর এবং তাঁহাকে গিয়া বল, সাগরজলে এবং গণ্গাসলিলে স্বর্ণময় কলস পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। ঔদ্বর্ণর পঠি, সর্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রয়, মধ্, দিধ, ঘৃত, লাজ, কুণ, প্রুণ, সর্বাণগস্করী আটটি কুমারী, মত্ত মাত্রগ, তান্বচতুল্টয়য়য় রথ, খলা, উৎকৃষ্ট ধন্, মন্যাবাহ্য যান, ন্বেত ছত্ত, দেবত চামর, স্বর্ণের ভ্রণার, ন্বর্ণশ্রেথলবন্ধ ককুদ্ধারী পাণ্ড্রেণ ব্য, দংগ্রাচতুল্টয়সম্পল্ল মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম, সমিধ, হাতাশন, সকলপ্রকার বাদা, স্মুন্তজত গণিকা, ব্রাহ্মণ, আচার্য, ধেনা, ও নানাপ্রকার পবিত্র ম্গপক্ষী আনীত হইয়াছে। নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোক এবং ভ্তাবর্গের সহিত বণিকেরা আসম্মান্তের। ইহারা ও অন্যান্য অনেকেই নানা দেশের নৃপ্তিগণের সহিত রাক্রের সাভ্রের রামের রাজ্যাভিষেক সম্পান হয়, তুমি এক্রণে তিল্বময়ে মহারাক্র ক্রিরথকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বল।

অনেকেই নানা দেশের নৃপতিগণের সহিত রাজের সভিষেক দর্শনার্থ প্রতিমনে অবস্থান করিতেছেন। অতএব যাহাতে এই ক্রো নক্ষরে রামের রাজ্যভিষেক সম্পন্ন হয়, তুমি এক্ষণে তদ্বিষয়ে মহায়াল করিথকে দাীয় প্রস্তুত হইতে বল।
তখন মহাবল স্মেশ্র মহার্থির অনুদ্রেশ মহীপাল দশরথের বাসগৃহাভিমুথে
যাত্রা করিলেন। রাজাজ্ঞায় অন্তর্গে করেই তাঁহার অব্যারতদ্বার ছিল।
স্তরাং তংকালে দ্বারপালগ্রেষ্ট্র করেই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় মহীপাল স্বর্থের কির্পু অবস্থা ঘটিয়ছিল, স্মুক্ত অগ্রে তাহার কিছুই জানিতে গারেন নাই, স্তরাং তিনি পর্ববং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্চলিপুটে প্রীতিকর বাকো কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! আপুনি আমাদিগের প্রীতির একমাত্র আগ্রর। সূর্বোদরকালে সমাদ্র যেমন উষারাগরঞ্জিত সলিলে সকলকে আনন্দিত করিয়া থাকে, সেইর্প একণে আপনি প্রীতমনে আমাদিগকে আনন্দিত কর্ন। প্রে দেবসার্যথ মাতাল প্রত্যুষ সময়েই ইন্দুকে শতব করিয়াছিলেন, দেবরাজ তাঁহার শতুতিবাদে উৎসাহিত ইইয়া দানবগণকে পরাজয় করেন; সেইর প আমিও আপনাকে স্তব করিতেছি। যেমন' সাপোপাপা বেদ ও অন্যান্য বিদ্যা সকলের প্রভা স্বয়স্ভাকে ব্যোধত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে বোষিত করিতেছি। বেমন চন্দ্রসূর্য উদয়াস্তকালে পূথিবীস্থ সমস্ত লোককে বোধিত করিয়া থাকেন, সেইর্প আমিও অদ্য আপনাকে বোধিত করিতেছি। মহারাজ! এক্ষণে গান্তোখান কর্ন। অদ্য রাজকুমার রামের অভিষেক-মহোৎসব; আপনি বিচিত্র বস্ত্র ও আভরণ ধারণপূর্বক উল্জ্বল কলেবরে সুমের, পর্বত হইতে দিবাকরের ন্যায় গারোখান করনে। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নগর ও জনপদের লোকসকল এবং বণিকেরা কৃতাঞ্জলিপ্রটে দ-ভারমান আছেন। বশিষ্ঠদেব বিপ্রবর্গের সহিত ম্বারে উপস্থিত। এক্ষণে আপনি অবিলম্বে রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করন। মহারাজ! যে রাজ্যে রাজ্য নাই, তাহা রক্ষকবিরহিত পশ্র ন্যায় নায়কশূন্য সেনার ন্যায় এবং ব্যবিষ্কু ধেন্র

ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইয়া থাকে।

মন্ত্রী স্মন্ত্র এইর্প শানত ও স্কুসঙ্গত বাক্যে স্তব করিলে মহীপাল দশরথ প্রনর্বার শোকে অভিভাত হইলেন এবং নিরানন্দ মনে আরম্ভলোচনে তাঁহার প্রতি দ্ভিট নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, স্কুন্ত্র! তোমার এই স্তৃতিবাদ আমায় অধিকতর মর্মবেদনা প্রদান করিতেছে।

সহসা রাজা দশরথের মুখে এইর্প কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাঁহার দীন দশা দর্শন করিয়া স্মুমন্ত কৃতাঞ্জলিপ্টে তথা হইতে কিঞিং অপস্ত হইলেন। তখন দেবী কৈকেয়ী মহারাজকে ঘন বিষাদে আবৃত ও বাকা প্রয়োগে অসমর্থ দেখিয়া স্মুমন্তকে আহ্যানপ্রক কহিলেন, দেখ, মহাপালে রামাভিষেক-হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন, এক্ষণে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও একান্ত কান্ত হইয়া নিদ্তি আছেন। অতএব তুমি অকুন্ঠিতমনে রামকে এই ন্থানে আনম্বন কর। তোমার মণ্গল হইবে। স্মুমন্ত কহিলেন, দেবি! রাজাজ্ঞা ভিন্ন এক্ষণে আমি কির্পে গ্রমন করিব।

অনশ্তর মহারাজ দশরথ স্মন্তের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, স্তনন্দন! আমি প্রিয়দর্শন রামকে দেখিবার বাসনা করিয়াছি, তৃমি সম্বর তাঁহাকে আনয়ন কর। তখন স্মন্ত রামের অভীস্ত জৈন্ধ হইবে বোধ করিয়া হ্লমনে তথা হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। তিনি বিশ্বান্ত হইবার কালে কৈকেয়ী প্নরায় তাঁহাকে কহিলেন, মন্তি! তুমি ক্রেক্সমারকে শাল্প আনয়ন কর। স্মান্ত কৈকেয়ীর মূখে বারংবার এইরুসে স্থা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, ব্বি দেবী রাজকুমারের অভিষেক-মান্ত্রেশসব দর্শনে একান্ত উৎস্ক হইয়াই মরা দিতেছেন। একাণে মহারাজক বোধ হর জাগরণ-কেশে বহিদেশে আর আসিবেন না। স্মান্ত এইর শ্রেক্সমারণ করিয়া সম্লোত্বতা হুদের নাায় অন্তঃপ্র হইতে বহিগ্মন ক্রিলেন।

পঞ্চদশ সগা। বেদপারগ ব্রাক্ষণেরা মন্ত্রী সৈন্যাধ্যক্ষ বণিক ও রাজপুরোহিত বশিষ্টের সমাভিব্যাহারে স্বারে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা পুষ্যা নক্ষর এবং রামের জন্মকালম্থ কর্কটলখন লাভ করিয়া অভিযেকের সম্বয় উপকরণ আনয়ন করিয়াছেন। অলব্রুত পঠি, ব্যাঘ্রচর্মের আশ্তরণযুক্ত রথ, গণ্গা-যমুনার পবিত্র সংগমস্থল হইতে আনীত জল, অন্যান্য নদী হুদ ক্পে সরোবর ও সম্দের জল, মধ্, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, প্রথ, প্রমস্ক্রী আটটি কুমারী, মন্ত হস্তী, বটপল্লবশোভিত কমলদল-সমলংকৃত বারিপ্রণ সূবর্ণ ও রজতানিমিত কুল্ড, জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল রক্ষণ্ড চামর, চন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ পা ড্বর্ণ ছর, শ্বেড বৃষ, শ্বেড অধ্ব, বাদ্য, বন্দী এবং স্ববিংশীযদিদের অভিষেকার্থ যে-সমুহত বৃহত্ত অহত হইয়া থাকে, রাজার আদেশে সমুদ্রই তাঁহার্য আনয়ন করিয়াছেন। তংকালে ঐ সমস্ত ব্যহ্মণ মহীপালের সন্দর্শন না পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে রাজা দশরথকে আমাদিগের আগমন-সংবাদ নিবেদন করিবে। দিবাকর গগনে উদিত হইয়াছেন। রামের অভিষেকসামগ্রীও প্রস্তুত, কিন্তু মহারাজকে এখনও দেখিতে পাইতেছি না। তহিারা প্রুপ্র এইরূপ কথোপক্থন করিতেছেন, ইতাবসরে রাজসার্যথ স্ক্রমন্ত্র তথার আগমন করিলেন, কহিলেন, আমি রাজার নিয়োগে রাজকুমার রামকে

আনমন করিতে চলিয়াছি। কিন্তু আপনারা মহারাজ ও রাম উভয়েরই প্রুলনীয়, স্তরাং আপনাদিগের হইয়া আমিই স্বশমন প্রশনপূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তিনি প্রবোধিত হইয়াও কি নিমিত্ত অন্তঃপূর হইতে বহিগতি হইতেছেন না।

বৃদ্ধ স্মন্ত তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিয়া প্নরায় অন্তঃপ্রে প্রবেশ করিলেন, এবং দেবছান্সারে রাজা দশরথের শয়নগ্রে গমনপ্রক যবনিকার অন্তরালে দশ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, মহারাজ! চল্দ্র স্থা শিব বৈশ্রবণ বর্ণ হ্তাশন ও ইল্দ্র আপনাকে বিজয় প্রদান কর্ন। এক্ষণে রজনী অতিকাশ্ত এবং শ্ভেদিনও সম্পশ্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি গাত্রোখান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন কর্ন। মহারাজ! রাজণ সেনাপতি ও বণিকেরা ন্বারদেশে আপনার দশনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ কর্ন।

তখন দশরথ কণ্ঠদ্বরে স্মন্ত আসিয়াছেন ব্যথিয়া তাঁহাকে সন্বোধন-প্রক কহিলেন, স্মন্ত! রামকে এই স্থানে আনিবার নিমিত্ত আমি তোমায় আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি কি কারণে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ। আমি এক্ষণে নিদ্যিত নহি: তুমি শীঘ্র বাও, গিয়া ক্রিইক আনয়ন কর।

আমি একণে নিচিত নহি: তুমি শাঁঘ্র বাও, গিয়া বাদ্দকে আনয়ন কর।
অনন্তর স্মন্ত্র রাজাঞ্জা শিরোধার্য করিয় তিথা হইতে নিগত হইলেন
এবং ধ্রজপতাকা-পরিশোভিত রাজপথে উপ্রতিত হইয়া চতুদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপ্র্বিক হ্ল্টমনে গমন করিতে লুনিস্টেন। গমনকালে পথিমথো সকলের
ম্বেথ রামাভিষেক সংক্রান্ত কথা শ্রিক্তি পাইলেন। ক্রমশঃ কিয়ন্দ্র অভিক্রম
করিয়া দেখিলেন, রাজকুমার রাজিত প্রাসাদ কৈলাস পর্বতের ন্যায় শোভা
পাইতেছে। উহার শ্রারদেশে পতি বিশাল দ্বই কপাট লম্বান, চতুদিকে
শত-শত বেদি প্রস্তুত, এই শিখরে বহুসংখ্য কাঞ্চনমরী প্রতিমা রহিয়াছে।
উহার তোরণসম্বর্য প্রস্তিনির্মিত ও মণিম্বাধাচিত এবং বর্ণ শারদায়
জলদের ন্যায় শ্রু। ঐ প্রাসাদের সর্বাই স্বর্ণের কুস্মমালা মধ্যমিণসম্বে
অলক্ষ্ত হইয়া লম্বিত রহিয়াছে, ম্বর্ণাদি ধাত্নিমিতি ব্যাঘ্রের প্রতিম্তি
প্রতিতিত ও শিল্পগণের স্ক্রা শিল্পকার্যে থচিত আছে এবং ইতস্ততঃ
সারস ও ময়্বর্গণ নিরুত্র কলর্ব করিতেছে। ঐ প্রাসাদ স্মের্ শ্বেগর ন্যায়
উচ্চ, চন্দ্রস্বের ন্যায় উজ্জ্বল ও অমরাবতীর ন্যায় স্ক্র্ণা। উহাতে দৃষ্টিপাত
মারই মন ও চক্ষ্য প্রলোভিত হয়, প্রবেশমাত্রেই অগ্রন্থ ও চন্দনের গান্ধ উন্মন্ত
করিয়া তুলে।

স্মন্ত সমিহিত হইয়া দেখিলেন, ঐ প্রাসাদের শ্বারে জনপদবাসী প্রজারা নানাবিধ উপহার লইয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে উধ্বম্থে রামাভিষেক দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছে। রুমশঃ তিনি রথ লইয়া সেই জনসঙ্কুল রাজপথ স্পোভিত ও প্রবাসিগণের মন প্লাকিত করিয়া তল্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই স্মান্থ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কণ্টকিত কলেবরে তিনটি প্রকোণ্ঠ পার হইলেন এবং রামের বশবতী বহ্মংখ্য ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়া অপ্রতিহত সমনে রক্ষাকরমধ্যে মকরের নাায় অন্তঃপ্রে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই হ্র্মনে রামের রাজ্যাভিষেক সংকালত কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছিল, তদ্দর্শনে স্থান বারপরনাই আনন্দিত হইলেন। তিনি গমনকালে কোন স্থলে দেখিলেন রামের প্রিয় অমাতোরা অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থলে অন্ব ও

রথ স্সন্থিকত আছে। কোন স্থলে বা রামের গমনাগমনের নিমিত্ত শ্রুপ্তর নামে এক মহাকায় মত্ত মাত্তগ জলদ-জাল-জড়িত পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। স্মৃত্র ক্রমশঃ এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া রামের নিকট যাইতে স্থাগিলেন।

বোড়েশ সর্গা। অনন্তর রাজমন্ত্রী রামের প্রকোণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথার লোকের কিছ্নাত্র কোলাহল নাই; কেবল কু-ডলধারী ধ্বকেরা প্রায় ও শরাসন ধারণপ্রেক সাবধানে প্রহরীর কার্য সমাধান করিতেছে এবং কতকগ্রিল কুন্ধা স্ত্রী কাষায়বদ্ধ পরিধানপূর্বক স্মেনিজ্ঞ হইরা বেত্রহ্নেত ন্বারে উপবিষ্ট আছে। এই সমন্ত ন্বাররক্ষক স্মেন্তকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সসন্ত্রে গাত্রোহান করিল। তখন স্মেন্ত বিনীতহ্দরে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গিরা শীঘ্র রাজকুমারকে আমার আগমন সংবাদ দেও। ন্বারপালগণ তাঁহার আদেশ পাইরা যে স্থানে রাম জানকীর সহিত উপবেশন করিরা আছেন তথায় উপস্থিত হইরা কহিলে, ধ্বরাজ! স্মেন্ত আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। রাম পিতার অত্তরণ্য মন্ত্রী স্মেন্ত আসিয়াহেন শ্রেম্ক পিতারই হিতাভিলাবে তাঁহাকে গ্রহথবেশে অন্মতি প্রদান করিলেন্ত্র

স্মদ্য গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, র্মি উংকৃষ্ট পরিছেদ ধারণপ্রেক উত্তরছদমণ্ডিত স্বর্গময় পর্যকে স্ক্রেছে ইন্দের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার কলেবর বরাহর ধিরাকার স্ক্রেছেন; বোধ হইতেছে যেন চিত্রার সহিত্ত ভগবান শাণক মিলিত হইয়েছেন তখন বিনীত স্মদ্য মধ্যকেলানীন স্থের ন্যায় স্বতেজঃপ্রদীশত রামেছে সামিহিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে বিহারাসনে আসীন ও প্রসূমি দেখিয়া কৃতাঞ্জালিপ্টে কহিলেন, য্বরাজ! রাজা দশর্থ ও দেবী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইছা করিয়াছেন, অতএব অন্তিবিলনে তথায় গ্রমন করা আপনার কর্তব্য হইতেছে।

রাম হৃত্যানে স্মান্তের বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া জ্ঞানকীকে কহিলেন, প্রিরে! আমার নিমিত্ত পিতা দেবী কৈকেরীর সহিত সমাগত হইয়া আমারই অভিবেকের পরামর্শ করিতেছেন সন্দেহ নাই। কৃঞ্জাচনা কৈকেয়ী নিরণ্ডর মহারাজের শ্রুভ কামনা করিয়া থাকেন। রাজা আমার রাজ্যে অভিষিদ্ধ করিতে একাণ্ড উৎস্ক হইয়াছেন দেখিয়া তিনি প্রফাল্ডমনে আমারই নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বরা দিতেছেন। ভাগ্যগ্রপেই তাঁহারা এই মন্ত্রীকে প্রেরণ করিয়াছেন। মন্ত্রী আমারই হিত্যাভিলাষপরতন্ত্র। অন্তঃপ্রে সভা বের্পে দ্তেও তাহার অন্র্প আসিয়াছেন। পিতা নিশ্চয়ই আজ আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিদ্ধ করিবেন। অতএব তুমি সহচরীদিগের সহিত ক্রীড়াকোত্রক অবস্থান কর, আমি গিয়া শাল্ল পিতার সহিত সাক্ষাংকার করিয়া আসি।

রাম পরম সমাদরে এইর্প কহিলে জনকদ্হিতা সীতা মঙ্গলাচরণার্থ ম্বার-দেশ পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন, কহিলেন, নাথ! যেমন ব্রহ্মা সুরবাঞ্জ ইন্দ্রকে সুরবাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইর্প মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ মহারাজ্য প্রদান কর্ন। তুমি দীক্ষিত ও ব্রতপরায়ণ হইয়া মৃগচর্ম ও কুরজাশৃংগ ধারণ করিবে; আমি এক্ষণে তাহাই

দর্শন করিব। অতঃপর ইন্দ্র তোমার পূর্ব দিক, যম দক্ষিণ দিক, বর,ণ পশ্চিম দিক ও কুবের উত্তর দিক রক্ষা করুন।

জানকী এইর্পে অভিষেকার্থ মধ্যুলাচার পরিসমাশ্ত করিলে রাম তাঁহার সম্মতি লইয়া স্মত্তের সহিত গিরিদরীবিহারী কেশরীর ন্যায় বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দ্বারদেশে বিনীত লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপ্রটে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। তংপরে দেখিলেন মধ্যপ্রকোষ্ঠে তাঁহারেই সূহ্দেরা একর সমবেত হইয়া আছেন। অনন্তর তিনি অর্থাদিগকে সবিশেষ সমাদর করিয়া ব্যাঘ্রচর্মসম্বৃত রজতনিমিতি মণিকাঞ্চনমণ্ডিত রথে আরোহণ করিলেন। করিশাবকের ন্যায় হৃষ্টপূষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বযান বায়্বেগে ধাবমান হইল। মেঘের ন্যায় রথের ঘর্ঘার শব্দ হইতে লাগিল। পথে একদ্রেট সকলেই উহার প্রতি চাহিয়া রহিল। রাম দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিশ্তার করিয়া বহিগতি হইলেন। বোধ ছইল যেন চন্দ্র জলদপটল ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। তংকালে মহাবীর লক্ষ্মণ বিভিন্ন চামরহদেত রথপ্রতে আরো**হণ**-পূর্বক রামকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুদিকে তুমূল কোলাইল উথিত হইল। বহুসংখ্য পর্বতাকার হস্তী ও অধ্ব রামের পশ্চাৎ পশ্চাং যাইতে লাগিল। চন্দনচচিতিকলেবর যাঁর প্রেবেরা অন্ত্রি ও বর্ম ধারণপ্রেক অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল এবং সিংহনাদ প্রিস্পাপ্রক জরধর্নি করিতে আয়ে অয়ে ব্যাবান হহল এবং সিংহনাদ প্রার্থিপাপ্তির কর্মবান করিয়া লাগিল। নানাপ্রকার বাদ্যধর্নান ও বন্দিব্যে কর্তুতিবাদ গগন ভেদ করিয়া উথিত হইল। স্বাণ্গস্কার প্রনারীগৃধ্য ক্রিভ্রা ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণ-প্রক রামের মদতকে প্রণ্পব্ভি ক্রিভ্রা করিল এবং কেহ কেহ হর্মের ও কেহ কেহ কিলে অবস্থানপ্রক্রিপ্রমের তৃত্তি সম্পাদনার্থ কহিতে লাগিল, আজ রাজ্মহিবী কৌশল্যা রুষ্ট্রিক প্রভ্রারণী সাতা সকল সামান্তনীর মধ্যে প্রেষ্ঠ, তিনি জন্মান্তরে বিন্তাই অতি কঠোর তপঃসাধন করিয়াছিলেন, নতুবা চন্দ্রের প্রণায়নী রোহিপাঁর ন্যায় কদাচই ই'হার সহচারিণী হইতেন না রাজকুমার রাম চতুদিকে এইর প শ্রুতিস্থকর মধ্র বাক্য প্রবণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন।

এক স্থলে বহুসংখা লোক একত হইয়া পরস্পর কহিতেছিল, এই রাজকুমার আজ রাজার প্রসাদে রাজস্ত্রী লাভার্থ পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন। ইনি যখন শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন আমাদের সকল মনোরথই পূর্ণ হইবে। ইনি যে এককালে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিতেছেন প্রজাবর্গের ইহাই পরম লাভ; ই'হার রাজ্যকালে কাহাকেই কখন কোনর্প অস্ভ দর্শন করিতে হইবে না।

রাম সকলের মাথে স্বসংক্রান্ত এই সমস্ত কথা শ্রবণ এবং সতে মাগধ ও বন্দিগণের স্তৃতিবাদ গ্রহণপূর্ব ক পিতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন।

সণ্ডদশ সগাঁ । তিনি ক্রমণঃ রাজপথে প্রবেশপ্রবিক দেখিসেন, পৌরদিগের অংগনে দধি অক্ষত হবি লাজ ও ধ্প নিপতিত আছে। করী করিণী অধ্ব ও রথ রাজপথ আকুল করিয়া তুলিয়াছে। সর্বত্তই লোকারণা ও পণাদ্রব্যে পরিপূর্ণ। নানাস্থানে ধ্বজ ও পতাকা শোভা পাইতেছে। কোখাও বা মুক্তা-

দতবক ও দ্ফটিক মণি রহিয়াছে। কোন স্থলে চন্দন ও উৎকৃষ্ট অগ্ররের গন্ধ চতুদিক আমোদিত এবং পট্রন্দের বিচিত্র রচনা সকলকে চমংকৃত করিতেছে। ঐ রাজপথের পরিসর অতি বিদ্তীর্ণ। উহার ইতদ্ততঃ প্রুপ্সকল বিকীর্ণ হইয়াছে। চতুদিকে নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদ্পুত। রাজকুমার রাম স্বেপতি ইন্দের নায়ে এইর্প স্মাভিজত রাজপথ দর্শন এবং বহু লোকের আশীর্বাদ গ্রহণপ্রেক গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার বন্ধ্বর্গের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

তাঁহারা রামকে লক্ষ্য করিরা কহিতে লাগিলেন, যুবরাজ! অদ্য তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তোমার পূর্বপ্র্যুখ্যণের প্রবিত্তি প্রণালী অবল্যনপ্র্বিক্ত আমাদিগকে প্রতিপালন কর। তোমার পিতা ও পিতামহগণ আমাদিগকে যের প স্থে রাখিয়াছিলেন, তুমি রাজ্য হইলে আমরা তদপেক্ষ্য তাধিকতর স্থে বাস করিতে পারিব। বাদ আজ্ব আমরা তোমাকে অভিষিক্ত ও পিতৃগ্রু হইতে নিগতি দেখিতে পাই, তাহা হইলে ঐহিক ও পারিচিক কিছুই প্রার্থনা করি না। তোমার রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা আমাদিগের প্রিয়তর আর কিছুই নাই। রাম স্হৃদেগণের মুখে এইর প প্রশংসাবাদ প্রবণ করিয়া অবিকৃত মনে গ্রুম করিয়ে চালিলেও কেহ তাহা হইতে মন ও চক্ত প্রার্থনা করিয়া লাইতে পারিল না। ফলতঃ যে রামকে দর্শন না করে এব সম যাহার প্রতি দৃশ্টিপাত না করেন সে ব্যক্তি সকলের নিন্দিত, সে স্বার্থনাকেও হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে। ধর্মপরালণ রাম চাত্র্বপ্রের মধ্যে ছিলাবৃদ্ধ সকলকেই কুপা করেন বলিয়া সকলেই তাহার অনুগত ছিল।

অনন্তর তিনি চতুত্পথ সেইলিল চৈত্য ও আয়তনসকল বামপাশ্বে রাখিয়া গ্রুম করিতে লাগিলেন। তে হইতে দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ জলদজালসদৃশ কৈলাসিশিখরাকার ধ্বলব্ব বিমানের ন্যায় বিবিধ শ্রেণা নড়োমণ্ডল আচ্ছার

অন্তর তিনি চতুম্পথ কেনির চৈতা ও আয়তনসকল বামপাশ্বে রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তেই ইইতে দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ জলদজালসদ্শ কৈলাসিশিখরাকার ধবলবন বিমানের ন্যায় বিবিধ শ্বেগ নভাম ডল আছার করিয়া রহিয়াছে। তিনি উল্জ্বলবেশে সেই অময়াবতীপ্রতিম আর্ক্রা প্রেশ প্রামানে। প্রবিদ্ধ হইয়া কার্ম কধারী প্রেশ-রাক্ষত তিনটি প্রকোষ্ঠ পার ইইলেন। তংপরে পাদচারে আর দ্ইটি অভিক্রম করিয়া অন্তরগণকে প্রতিগমনে অন্মাতপ্রদানপর্বক অন্তঃপ্রে চলিলেন। তংকালে সকলে রাজক্মারকে পিত্সিয়ধানে গমন করিতে দেখিয়া বারপরনাই আনন্দিত ইইল এবং মহাসম্ম যেমন চল্ডোদয়েয় প্রতীক্ষা করে, সেইয়্প ভাঁহার বহিগমনের অপেকা করিতে লাগিল।

আন্টাদল স্থা । রাজা দশরথ শৃদ্ধ মূখে ও দীনভাবে দেবী কৈকেয়ীর সহিত প্যাণ্ডে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে রাম তাঁহার সামিহিত হইলেন এবং বিনয়সহকারে অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পশ্চাৎ প্রসল্ল মনে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। তখন দশরথ রামের প্রতি দ্ভিপাতপূর্বক কহিলেন, রাম! —নাম গ্রহণমাত্র তাঁহার নেত্যগুললা অশ্রুপূর্ণে হইয়া উঠিল, তিনি আর তাঁহাকে দশন ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না।

অনশ্তর রাজকুমার পাদস্পৃষ্ট ভ্রুজপেগর ন্যার, নৃপতির এই অদৃংইপূ্র্ব অতি ভীষণ রূপ নিরীক্ষণপূর্বক মনে মনে যংপরোনাম্তি ভীত হইলেন।

মহীপাল দশরথ শোকসন্তাপে নিতানত ক্লিণ্ট হইয়া ব্যথিত মনে ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তরণগমালাসংকুল ক্ষ্যুভিত সাগরের ন্যায় রাহ্যুগ্রুত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত আকুল হইয়াছিল। শ্বি অন্তভাষী হইলে ষের্প নিষ্প্রভ হন, তিনি তংকালে সেইর্পেই হইয়াছিলেন।

পিতৃবংসল স্চতুর রাম তাঁহার এইর্প অসম্ভাবিত শোক অক্সমং কি
প্রকারে উপন্থিত হইল এই ভাবিরা পর্বকালীন সম্দ্রের ন্যায় অস্থির হইরা
উঠিলেন। মনে করিলেন, মহারাজ আজ কেন আমায় লইয়া হর্ষ প্রকাশ
করিতেছেন না। অন্য দিন আমাকে দেখিলে যদি কোন করেলে ক্রোধাবিট ইইয়া
থাকেন, প্রসন্ন হন, কিন্তু আজ কেন এইর্প দ্রুখিত হইতেছেন। রাম এই
চিন্তা করিয়া শোকাকুলিত মনে বিষল্প বদনে কৈকেয়ীকে সন্বোধনপ্রেক
কহিলেন, অন্ব! আমি প্রমপ্রমাদে কি কোন অপরাধ করিয়াছি? বল্ন, পিতা
কেন আমার প্রতি কুপিত ইইয়াছেন? একণে আমারই দোর পরিহারের নিমিত্ত
আপনি ইছাকে প্রসন্ন কর্ন। পিতা আমায় সর্যদা বংপরোনালিত স্নেহ করিয়া
থাকেন, আজি কি নিমিত্ত আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না? কি
কারণেই বা এইর্প বিষল্প মনে রহিয়াছেন? গরীরধারণে সকল সময় স্থ
স্কুলন্ড হয় না; ইছার শারীরিক বা মানসিক কি কোন অশান্তি উপন্থিত
ইইয়াছে? প্রিয়দর্শন কুমার জরত এবং মহামতি স্ট্রের তো কোন অমন্যল
ঘটে নাই? আমার মাতৃগণ তো কুগলে আছেছ করিয়াছে, কোন্ ব্যক্তি নেই প্রতাক্ষ
দাবতা পিতার প্রতিক্লাচরণ ক্রিরাছেন? তাহাতেই কি ইছার মন এইর্প
বির্পে রহিয়াছে? বাহাই হক্ক, ইহার নিগতে কারণ অবগত ইইবার নিমিত্ত
আমার মন অস্থির ইইয়ারে বল্ন, মহারাজের এইপ্রকার অদ্যুপ্র্ব চিত্রিকার
কি নিমিত্ত উপন্থিত হইল?

তখন নিল্ভিল কৈকেয়ী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বার্থ সাধনার্থ গবিতিভাবে কহিলেন, রাম! রাজা ক্রোথাবিষ্ট হন নাই, ই'হার বিপদও কিছুই দেখিতেছি না। ইনি মনে মনে কোন সংকল্প করিয়াছেন, তোমার ভরে তাহা ব্যব্ধ করিতে পারিতেছেন না। তুমি ই'হার অতিশয় প্রিয়, সাতরাং তোমায় কোন-রূপ অপ্রিয় কহিতে ই'হার বাকাস্ফাতি হইবেক না। কিন্তু মহারাজ্ব যে আমার নিকট অপ্যাকার করিয়াছেন, ভাষা ভোমার অনিষ্টকর হইলেও ভোমায় অবশ্যই পালন করিতে হইবে। ইনি অগ্রে আমাকে সম্মান ও বরদান করিয়া পশ্চাৎ নিতান্ত নীচের ন্যায় অন্তাপ করিতেছেন। জল নিগতি হইয়াছে, আলিবন্ধনে বন্ধ নির্থাক। কিন্তু, রাম! মহারাজ ধর্মাতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। মহামাদিগের সত্যই ধর্ম, বোধ হয় তুমি ইহা অবশ্যই জান। এঞ্চণে সাবধান, রাজা যেন তোমার অনুরোধে আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া সেই সত্য পরিত্যাগ না করেন। এক্ষণে ইনি যাহা কহিবেন, তুমি তাহার ভাল-মন্দ কিছুই বিচার করিবে না, অমনিই শিরোধার্য করিয়া লইবে, যদি এইর ্প হয় তবে আমি সম্দেয় ব্তাদ্তই তোমায় কহিতে পারি। অথবা মহারাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলিবেন না, ই'হার নিদেশে আমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিলাম, যদি তাহাতে সম্মত হও তাহা হইলে আমি সম্দুদরই বাক্ত করিব।

রাম কৈকেয়ীর মুখে এইর্প কথা শ্রবণ করিয়া ব্যথিত মনে ন্পতি-সমিধানে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমাকে এর্প কথা বলিবেন না। আমি মহারাজের নিদেশে অফিলপ্রবেশ ও বিষপান করিতে পারি। ইনি পিডা, পরম-গ্রু, বিশেষতঃ রাজা; ই'হার নিয়োগে সাগরগতেওি নিমান হইতে পারি। অতএব ইনি যের্প সম্কেপ করিয়াছেন বল্ন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি অবশাই তাহা রক্ষা হইবে। আপনি নিশ্চর জানিবেন, রাম কখনই দুই প্রকার কথা কহিতে জানে না।

তখন জনার্যা কৈকেয়া ক্ষান্ত্র্বভাব সভাবাদী রামকে নিষ্ঠ্র বচনে কহিলেন, রাম! পূর্বে দেবাস্রসংগ্রামে মহারাজ বিপক্ষণরে ক্ষতিবিক্ষত হইয়াছিলেন, তৎকালে কেবল আমিই ই'হার প্রাণ রক্ষা করি। আমার এই পরিচর্যার রাজা সবিশেষ প্রতি হইয়া আমাকে দ্ইটি বর দান করিয়াছিলেন। একণে ঐ উভয় বরের মধ্যে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বরে ভোমার দ্পেকারণ্য বাস প্রার্থনা করিয়াছি। রাম! যদি ভূমি পিতার ও আপনার প্রতিজ্ঞা সভ্য রাখিতে চাও, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। ভোমার পিতা আমার নিক্ট অপাীকার করিয়াছেন, ই'হার নিদেশের বশীভূত হওয়া তোমার কর্তবা। অদাই রাজ্যাভিবেকের লোভ সংবরণপূর্বক মস্তকে জটাভার বহন ও বন্ধস্থ ধারণ করিয়া চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্ধারা করিয়াছেন, তন্ধারা করিয়াত্ত্ব আভিবিক্ত হইবেন। তিনি হস্তাদ্বর্থসক্ষ্পল রক্ষরহলে বস্প্রয়াকে অসার করিয়াছেন আমার এইর্ম বর দান করিয়াছেন বলিয়া একি শোকে শ্লেকম্খ হইয়া সিয়াছেন এবং এই কারণেই ইনি ভোমার প্রতিপ্রতিশতে করিতে সমর্খ হইয়া সিয়াছেন এবং এই কারণেই ইনি ভোমার প্রতিপ্রতিশতে করিছে সমর্খ হইয়া সিয়াছেন এবং এই কারণেই ইনি ভোমার প্রতিপ্রতিশতে করিছে সমর্খ হইয়া সিয়াছেন এবং এই কারণেই ইনি ভোমার প্রতিপ্রতিশতে করিছে সমর্খ হয়ার জন্ম। স্বত্রের রাম! ভূমি মহারাজের মেরাজের করে।

মহান্তব রাম কৈকেন্ট্র অহির প কঠোর বাকা শ্নিরা কিছুমার ব্যথিত ও শোকাবিন্ট হইলেন নাম তংকালে কেবল দশরথই ভাবী প্রবিয়োগদ্যুখে বারপরনাই বাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

একোনবিংশ লগা। অনন্তর রাম কৈকেয়ীর এই করাল কালবাকা প্রবণ করিয়া অবিষয় মনে কহিলেন, অন্ব! আপনি ষেরুপ অনুমতি করিলেন, তাহাই হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জটাবল্ফল ধারণপূর্বক এ ন্থান হইতে বনপ্রন্থান করিব। কিন্তু এইটি জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা ইইরাছে বে, মহীপাল প্রবিধ কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না? দেবি! আপনার সমক্ষেই কহিতেছি, এই প্রশেন রুণ্ট ইইবেন না, প্রসন্ন হউন, আমি এইটি জানিতে পারিলেই জটাবল্ফল ধারণপূর্বক বনপ্রন্থান করিব। হিতকারী, গ্রুরু পিতা. কার্যন্ত রাজা নিয়োগ করিলে এমন কি আছে, বাহা প্রিরজ্ঞানে অশন্তিত মনে সাধন করিতে না পারি। কিন্তু মনের এই দৃঃখে আমায় অন্তর্দাহ হইতেছে ধে, মহারাজ ন্বরং কেন ভরতের অভিষেকের কথা উল্লেখ করিলেন না। দেবি! রাজান্তার অপেকা কি, আপনার অনুমতি পাইলে দ্রাতা ভরতকে নিজেই রাজ্যধনপ্রাণ ও প্রফুল্সমনে সীতা পর্যন্ত প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন ও আপনার হিতসাধন করিব। এক্ষণে মহারাজ অতিশয় লন্ড্জিত হইয়াছেন, আপনি ইহাকে সাল্যনা কর্ন। ইনি কি নিমিত্ত অধোদ্দ্রি করিয়া মদদ মদদ

১১ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশ্রপাত করিতেছেন? দ্তেরা আজিই ই'হার আদেশে দ্রতগামী অশ্বে আরোহণপ্রবিক ভরতকে মাতৃলালয় হইতে আনয়ন করিতে বাক। আমি এখনই পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অবিচারিত মনে চতুর্দশ বংসরের নিমিন্ত দশ্ডকারণ্যে প্রদ্থান করি।

কৈকেয়ী রামের এইর্প অধ্যবসায় দেখিয়া ধারপরনাই সম্পূন্ট হইলেন এবং তাঁহার বনগমন বিষয়ে কিছুমাত সংশয় না করিয়া কহিলেন, দতেরা না হয় দুত্গামী অনেব আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতৃলকুল হইতে আনিবার নিমিত্ত যাত্রা করিবে; কিল্তু রাম! তোমায় এক্ষণে বনগমনে একাল্ড উৎস্ক দেখিতেছি, আমার মতে তোমার আর বিলাল করা বিধেয় হয় না, তুমি এখনই এ স্থান হইতে যাও। দেখ, মহারাজ লাজ্জিত হইয়াছেন বালয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না। লাজা ভিল্ল ই'হার এইর্প মৌন থাকিবার অন্য কোন কারণই নাই। অতএব তুমি শীঘ্র বহিগতি হইয়া ই'হার এই দীন দশা অপনীত কর। যতক্ষণ না তুমি এই প্রী হইতে বনবাসোলেশে নির্গত হইতেছ, তদবধি তোমার পিতা সনান ভোজন কিছুই করিবেন না।

রাজ্যা দশর্থ স্বক্শে কৈকেয়ীর এইর প নিষ্ঠার বাক্য শ্রবণ করিয়া হা ধিক, কি কটা! এই বালয়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিক্রিপর্কে শোকভরে সেই হেমমান্ডিত পর্যতেক মৃছিতি হইলেন। তথন রস্ক্রিপর্বাস্ত তাঁহাকে উত্থাপন-প্রেক স্বরং কশাহত অন্বের ন্যায় বনগমনে প্রেক্রইয়া উঠিলেন এবং কৈকেয়ীর কঠোয় বাক্যে কিছুমার কাতর না হইলা কহিলেন, দেবি! আমি স্বার্থপর ইয়য়া এই প্রথিবীতে বাস করিতে চার্টিনা। আপান আমাকে তর্দশীর ন্যায় বিশ্বশ্ধ ধর্মের আশ্রয়ী বলিয়া ক্রিকেন। প্রাণান্ত করিয়াও বাদ প্রেক্রশীর পিতার হিতসাধন আমার সম্পর্কের হয়, তাহা করাই হইয়াছে, মনে করিবেন। পিতৃশ্রের্যা ও পিতৃআব্রু করেন অপেক্ষা জগতে মহং ধর্ম আর কিছুই নাই। এক্ষণে পিতার আদেশ না পাইলেও আপনার নিদেশেই চতুর্দশা বংসরের নিমিত্ত নির্জন অরণ্যে গিয়া বাস করিব। দেবি! আপনি আমার অধীশ্বরী হইয়াও যথন এই বিষয়ের নিমিত্ত মহারাজকে অন্রেয়ে করিয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে, আমার কোন গণ্ণই আপনার গোচর নাই। আমি আজিই জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক জানকীকে অনুনয় করিয়া দন্ডকারণ্যে যারা করিব: এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃশ্রের্যা করেন, অপেনি তান্বিরয়ে বন্ধবতী থাকিবেন। দেবি! পিতার সেবা করাই প্রের পরম ধর্ম।

দশরথ রামের এইর্প বাকা শ্রবণপূর্বক শোকে বাকাস্ফ্রিড করিতে না পারিয়া মৃত্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন স্থীর রাম তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ ও প্রদাম করিয়া অল্ডঃপূর হইতে নিজ্ঞাল্ড হইলেন। মহাবার লক্ষ্মণ এডক্ষণ এই সমল্ভ কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তিনিও রোধে একাল্ড আকৃদ হইয়া বাজ্পপূর্ণ লোচনে তাঁহার পশ্চাং পশ্চাং বাইতে লাগিলেন। রাম অভিষেক-শালা প্রদক্ষিণপূর্বক তাহাতে দৃক্পাত না করিয়াই মৃদ্মেন্দ সঞ্চারে চলিলেন। তিনি সর্বজ্ঞানক্ষনীয় ও প্রিয়দর্শনি ছিলেন, স্তরাং চল্দের বেমন হ্রাস. সেইর্প রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছ্মান্ত মলিন করিতে পারিল না। জাবিন্মন্ত্র যেমন সূধে দৃঃথে একইভাবে থাকেন, তিনি তদ্পুই রহিলেন; ফলতঃ ঐ সময় তাঁহার চিন্তবিকার কাহারই অণ্মান্ত লক্ষিত হইল না।

অনন্তর রাম মনে মনে দ্বংখাবেগ সংবরণ এবং দ্বংশের বাহ্য **লক্ষণ সংহরণ-**দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ প্র'ক উৎকৃষ্ট ছত্র চামর আত্মীর স্বছন ও পৌরজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার আশরে জননীর অভ্তঃপ্রে প্রবেশ করিলেন এবং মধ্র বাক্যে তত্ত্য সকলকেই সবিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তুল্যগ্লাবলম্বী বিপ্লেপরাক্তম দ্রাতা লক্ষ্যাণও দৃঃধ গোপনপ্র'ক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ সময় দেবাঁ কোশল্যার অন্তঃপ্রে অভিষেক্তয়েংসব প্রসংগে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই বিপদেও ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎসনাপ্র্ণ শারদায় শশ্ধর বেমন আগনার নৈর্সাগ্রিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেইরাপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না। পাছে আমায় বিজেদে জনক-জননী জীবন বিসজন করেন, তাঁহার অন্তরে কেবল এই আশংকাই উপস্থিত হইতে লাগিল।



বিংশ সর্গা। তমশঃ প্রেরীমধ্যে রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস-বার্তা প্রচারিত হইল। তখন রাজ্মহিষীরা প্রাণাধিক রামকে কৃতাঞ্চলিপ্টে বিদার গ্রহণার্থ আগমন করিতে দেখিরা আর্তম্বরে এই বলিয়া চীংকার করিতে লাগিলেন, হা! যে রাম পিতার নিয়োগ ব্যতিরেকেও আমাদিগের তত্বাবধান করিতেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। যিনি জননীনিবিশেষে জন্মাবধি আমাদিগকে প্রশাভিত্ত করিয়া থাকেন, যাঁহাকে কেহ কঠোর কথার কিছু কহিলে কদাচ লোধ করেন না, যিনি অন্যের ক্রোধজনক বাক্য মুখেও আনেন না, প্রত্যুত্ত কেই ক্রোধাবিল্ট হইলে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। দশরখের প্রিয় মহিষীরা বিবংসা ধেন্র ন্যায় এই বলিয়া উক্তৈঃন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অবিরলগলিত নেত্রজলে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল তাসিয়া গেল এবং সকলেই বারংবার রাজার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তথন দশরথ অন্তঃপ্রমধ্যে এই ঘোরতর আর্তরব শ্রবণপূর্বক প্রশোকে দেহ কৃণ্ডলিত করিয়া আসনে অধাম্থে লীন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর রাম মাতৃগণের এইর্প কাতরতা দেখিয়া বন্ধ কুঞ্জরের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করত জ্বননীর অন্তঃপ্রের উপস্থিত হইলেন। উহার ন্বারদেশে একটি বৃন্ধ ও অন্যান্য অনেকেই উপবিষ্ট ছিল। তাহারা রামকে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিবামাত্র সাঁমহিত হইরা জরাশীর্বাদ প্ররোগ করিল। তৎপরে রাম প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রমপ্র্বক শ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজার বহু মানপাত্র বহুসংখ্য বেদজ্ঞ বৃদ্ধ রাজাণ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় আবাল-বৃদ্ধার্বনিতা সকলেই শ্বাররক্ষাকার্যে নিষ্ত্ত ছিল। তন্মধ্য হইতে কডকগ্রিল স্তীলোক রামকে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক সম্বর্ধনা করিয়া হৃষ্টমনে অশ্রে গৃহপ্রবেশপ্র্বক কৌশল্যাকে তাঁহার আগমনবার্তা প্রদান করিল।

কৌশল্যা সংযমপ্র্যক রজনী যাপন করিয়া প্রাতে প্রের হিতার্থ দ্বয়ং
বিক্প্রা করিয়াছেন। তৎপরে শ্রুবর্গ পট্রস্ত্র পরিধান ও মঞ্গল্যচার
সমাপনপ্র্যক প্রেকিতমনে ঋষিকগণ দ্বারা হোম করাইডেছিলেন। গৃহমধ্যে
দিধ ঘ্ত অক্ষত মোদক হবনীয় দ্রব্য লাজ দ্বেতমাল্য পারস কৃপর সমিধ ও
প্র্কুন্ড রহিয়াছে। কৌশল্যা ভতপালন-ক্রেশে কৃশার্গা হইয়া দৈবকার্য
সাধ্যে ব্যতিবাস্ত আছেন। ঐ সমর তিনি দেবতপ্র করিতেছিলেন। এই
অবসরে তাঁহার বহুদিনের বাসনার ধন আনন্দবর্ধন রাম উপস্থিত হইলে
তিনি দৈবকার্য পরিত্যাগ করিয়া বালবংসা বড়বার ন্যায় তাঁহার নিকটন্থ
হইলেন।

অন্তর রাম কৌশল্যার চরণে প্রণাম করিবা। কৌশল্যা তাঁহাকে আলিখ্যন ও তাঁহার মশতকান্ত্রাণ করিরা প্রেবাংসল্যে প্রিরবাক্যে কহিলেন, বংস! তুমি ধর্মশালৈ বৃশ্ব রাজবিধ্যাপর করিব কাজি এবং কুলোচিত ধর্মলান্ত কর। দেখা মহারাজ কেমন সভাপ্রতিজ্ঞ তিনি আজ নিশ্চরই ভোমাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবেন। এই বলিয়া ক্রিলেনি তখন বিনতিশ্বভাব রাম উপবিষ্টা না হইরা দশ্ডকারণ্যে প্রশান করিবার কিলেশে মাত্গোরব রক্ষার্থ অবনতমান্থে আজাল প্রসারগপ্রক কহিলেন, করান! আপনার জানকীর ও লক্ষাণের কোন দ্বেখ-জনক ঘটনা উপস্থিত, বোধ হয় আপনি তাহা জানিতে পারেন নাই। আমি এখনই দশ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। আর আসনে আমার প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমাকে অবিগণের বিষ্টরাসন ব্যবহার এবং তাঁহাদিগেরই ন্যায় আমিষ পরিত্যাগপ্রক কন্দমালফলে শরীর ধারণ করিয়া বনে বনে চতুদাল বংসর আতবাহিত করিতে হইবে। মহারাজ আজ আমায় তপস্বিকে। অওএব আমি চতুদাল বংসর বলকল ধারণ ও বানপ্রদেশ্যর নাায় আচরণ করিব।

কৌশল্যা এই বাক্য প্রবণ করিবামার কুঠারছিল শাল্যবিদ্ধর ন্যায় সন্রলোকপরিভ্রন্ট সন্তরনারীর ন্যায় তৎক্ষণাং ভ্তলে নিপাতিত হইলেন। যিনি কখনই
দর্শ্ব সহা করেন নাই, রাম তাঁহাকে কদলীর ন্যায় ধরাসনে শায়ান ও ম্ছিতি
দেখিয়া বাস্তসমস্তচিত্তে উত্থাপিত করিলেন এবং বড়বা বেমন ভারবহনপূর্বক
শ্রমাপনোদনার্থ ভ্পাতেও লাণ্ডিত হয়, তাঁহাকে সেইর্প লাণ্ডিত ও ধ্লিধ্সরিত দেখিয়া স্বয়ং স্বহদেত তাঁহার সর্বান্ধ ম্ছাইতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা এই অপ্রিয় সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে রামকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, বংস! কেবল ক্লেশের নিমিন্ত বিদ না তোমায় উদরে ধরিতাম, তাহা হইলে লোকে নর আমাকে বন্ধ্যা বিলত, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর আমায় সহ্য করিতে হইত না। 'আমি

নিঃসন্তান', বন্ধ্যার কেবল এই একটিমান্তই দ্বঃখ, ভশ্চিন্ন আর কিছুই নাই। রাম! স্বামী অনুবন্ধ হইলে স্থালোকের যে স্থ-সোভাগ্য লাভ হয়, ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; একটি পরে হইলে সব দঃখই দরে হইবে, এই আশ্বাসেই এতকাল প্রাণ ধারণ করিয়াছিলাম। আমি রাজার জ্রোষ্ঠা মহিষী, অতঃপর আমায় কনিষ্ঠাদিগের হৃদয়বিদারক অপ্রীতিকর কথা শ্নিতে হইবে। বংস! সপত্নীগণের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কন্টকর আর কি আছে। আমার যেমন দঃখশোকের সীমা নাই, এরপে আর কাছারই দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি থাকিতেই যথন সপত্নীরা আমার এইর্প দ্র্দশা করিল, তখন তুমি নির্বাসিত হইলে বে কি হইবে বলিতে পারি না: হায়! পতি প্রতিক্ষে বলিয়া কৈকেয়ীর কিংকরীসকল কতই অবমাননা করিয়াছে: আমি উহাদের সমান বা উহাদের অপেকাও অধম হইয়া আছি। যাহারা আমার অনুগত হর, আমার সেবাশ্রেষা করে, তাহারা কৈকেয়ীর পুর ভরতকে আসিতে দেখিলে ভরে আর আমার সম্ভাষণ করে না। বংস! কৈকেয়ী সর্বদাই ক্লোধভরে রহিয়াছে, তোমাকে বনে বিসন্তর্ন দিয়া বল কির্পে ঐ কর্কশভাষিণীর মুখ দর্শন করিব। উপনয়নের পুর তোমার বয়স স্পত্দশ বংসর হইয়াছে, এতদিন কেবল দঃখাবসানের আজমতেই অতিবাহিত হইয়া গেল; এখন আমি জবর্ণ হইরা পড়িয়াছি চির্মিনের নিমিত্ত তোমার এই বাল; এখন আন জাগ হংরা পাড়রাছে (চ্ছাদনের নিমনত ডোমার এই অক্ষয় বনবাসদৃঃখ আর সহা করিতে পারিব সৈ এবং সপদ্ধীদিশের অত্যাচারও আর আমায় সহিবে না। তোমার এই বংগলৈরে নায়ে স্কার আনন সক্ষণন না করিয়া বল কির্পে দীনভাবে ক্লোতিপাত করিব। হা! অতঃপর সকলে এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে হেই কোশল্যার জীবন কেবল ক্লেশে ক্লেশেই গিয়াছে। আমি অতি মন্দ্রুমির পণ্ড হইরা গোল। বর্ষাসলিলে নদীক্লের নায় আমার হ্লার বখন এই দ্রুখেও বিদাণি হইল না, তখন বোধ হইতেছে ইহা নিভাস্তই কঠিন। এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই—বমালয়েও স্থল নাই। মুগরাজ সিংহ যেমন সহসা সজ্জলনয়না কুরণগাঁকে লইয়া যায়, কুতান্ত আজ কেন আমায় সেইরূপ লইলেন না। এখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার এই হাদর লোহমর! তোমার মাথে এই দাংখের কথা বেমন শানিলাম দণ্ডবং অমনিই ভ্তেলে পড়িলাম, কিন্তু ইহা বিদীর্ণ হইল না. এই দঃখভারপ্রাস্ত দেহও শতধা চার্ণ হইয়া গেল না। একণে বোধ হইতেছে, অসময়ে মৃত্যু সকলের ভাগ্যে সলেভ নহে। যদি হইত, তবে তোমা বিনা আজিই তাহা দেখিতে পাইতাম। বাছা! ভোমারে বনবাস দিয়া আমার এই জীবনে প্রয়োজন কি? ধেনা যেমন বংসের অনাসরণ করে, সেইরাপ ফেনছের প্রেরণায় আঞ্চ অরণ্যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইব। হা! আমি পুরের নিমিত্ত এত যে তপ-জ্প করিয়াছি, উবর-ক্ষেত্র-নিপতিত বীজের ন্যায় সমাদয়ই নিম্ফল হইয়া গেল। দেবী কৌশল্যা রামকে সভাপাশে কম্ম দেখিয়া এবং তহিয়ে বিয়োগে সপদ্মীকৃত দুঃখণরম্পরা পর্যালোচনা করিয়া পাশ-সংবত পত্তে-দর্শনে কিম্রীর ন্যার শোকাবেগে এইর প বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

**একবিংশ সর্গাঃ অনন্তর দীন লক্ষাণ রামজননী কৌশল্যাকে এই**র্প দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ শোকাকুল দেখিয়া ভংকালোচিভ বাক্যে কহিছে লাগিলেন, আর্ষে! এই রঘ্পেবীর রাজ্জ্রী পরিত্যাগ করিয়া যে বনপ্রস্থান করিবেন, ইহা সংস্থাত হইতেছে না। মহারাজ বৃষ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতির বৈপরীতা ঘটিয়াছে। তিনি বিষয়াসন্ত কামার্ত ও সৈত্রণ, স্মৃতরাং স্তীলোকের মস্রণায় তিনি কি না বলিবেন। আর্ম রাম নির্বাসিত হইবেন, এমন কি অপরাধ করিয়াছেন: পরোক্ষেও ই'হার দোষকীর্তনে সাহস করিতে পারে, অপরাধী শত্রুর মধ্যেও আমি অদ্যাবধি এমন কাহাকেই দেখি না। ইনি দেবপ্রভাব সরল-স্বভাব ও নির্দোভ। শত্রর প্রতিও ই'হার অসাধারণ দেনহ। এক্ষণে ধর্মের মুখাপেক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি অকারণে এইরপে গুণবান্ পাত্রকে পরিত্যাগ করিবে। মহারাজ প্রনরায় বালকের ন্যায় নিতাশ্ত অবিবেচক হইয়াছেন, কোন্ পুরেই বা প্র'-নৃপতি-চরিত পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইবে। আর্য! আপনার এই নির্বাসন-সংবাদ প্রচার না হইতেই আপনি আমার সাহান্তে সমুহত রাজ্য হুম্তগত কর্ন। আমি বখন সাক্ষাৎ কুতান্তের ন্যায় শরাসন ধারণপূর্বক আপনার পাশ্ব রক্ষা করিব, তখন কাহার সাধ্য বে, অভিষেকের বিঘা, সম্পাদন করিবে। যদি বিছেরে কোন স্টেনা দেখি, নিশ্চরই কহিতেছি, স্বভীক্ষা শরে অবোধ্যান্ধুক্ত নির্মান্ধ্য করিব। বে নান্তমন্ত কাৰ্বে। ব্যালি ভরতের পক্ষা, বে তাহার হিতাভিলাব ক্রিয়েটি বাকে, আমি আজ তাহাদের সকলকেই বিনন্ত করিব। আপনি নিশ্চয় ছার্নিবেন বে, মৃদ্তাই পরাভবের কারণ হইয়া থাকে। আর্য! অধিক অন্তি কি কহিব, পিতা কৈকেয়ার প্রতি সন্তুন্ত হইয়া তাহারই উৎসাহে বিলি আমাদিগের বিপক্ষতা করেন, তবে তাহাকেও সংহার করিতে হয়ুবি গ্রেই বাদি কার্যাল্যের বিপক্ষতা করেন, তবে তাহাকেও সংহার করিতে হয়্বি গ্রেই বাদি কার্যাল্যের নিবন্ধন রাজ্য আপনারই প্রাপ্তা, স্তুরা ক্রিরেজ কোন্ বলে এবং কোন্ ব্রিভুতেই বা ক্রেকেষ্ট্রিক সাহা জিবার অভিন্তান ক্রিয়েকেন্দ্র আবি বাবার বিশ্বনিক বান্তি বা কৈকেনীকে তাহা দিবার√অভিলাষ করিয়াছেন। আমি মৃত্তকণ্ঠে কহিতেছি, আপনার ও আমার সহিত শন্ত্তা করিয়া অদ্য কেইই ভরতকে রাজাপ্রদান ক্রিতে পারিবে না।

দেবি! আমি ধথার্থতিই হৃদরের সহিত রামকে প্রতি করিয়া থাকি।
এক্ষণে সত্য, শরাসন ও প্রিয় বস্তুর উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, বাদ রাম
হৃতাশন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, আপনি নিশ্চর জানিবেন, আমি ই'হার
অগ্রেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইব। দিবাকর ধেমন অন্ধকার নগট করেন, সেইর্প
আমি স্ববীর্যপ্রভাবে আপনার দৃঃখ দ্র করিব। এক্ষণে আপনি ও আর্য
রাম—আপনারা উভয়েই আমার পরাক্রম প্রভাক কর্ন। আমি কৈকেয়ীর প্রতি
অনুরক্ত, বৃদ্ধ হইয়াও বালস্বভাবাপন্ন পিতাকে এখনই বিনাশ করিব।

দেবী কৌশল্যা মহাবীর লক্ষ্যণের এইর্প বাকা শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিত মনে সাশ্র্নয়নে রামকে কহিলেন, বংস! লক্ষ্যণ যাহা কহিলেন, তুমি ত তাহা শ্রবণ করিলে? এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে ইংহারই মতান্ততী হও। তুমি আমার সপত্নী কৈকেয়ীর অধর্মজনক বাক্যে শোকবিহ্লা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। যদি তোমার ধর্মনি, তানের বাসনা হইয়া থাকে, গ্রে অবস্থান করিয়াই আমার সেবা কর, তাহাতেই তোমার ধর্ম সঞ্জয় হইতে পারিবে। দেখ, মহর্ষি কাশ্যপ নিয়তকাল গ্রেহ থাকিয়াই মাত্সেবা করিয়াছিলেন, সেই প্লাবলেই স্বর্গলাভ করেন। গ্রেম্ব

নিবন্ধন মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার প্জনীয়, এই কারণে আমি তোমায় বনগমন করিতে দিব না। বংস! তোমাকে বিদায় দিয়া আমার জীবন ও স্থেই বা প্রয়োজন কি, তোমায় লইয়া ত্ণভক্ষণপূর্বক কালাতিপাত করাও আমার প্রেয়। তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়াও যদি পরিতারণ করিয়া বনে যাও, তাহা হইলে আমি অনশনে দেহপাত করিব। আমি আত্মঘাতিনী হইলে সম্দ্র যেমন ব্রহ্মহত্যা পাপে লিগ্ত হইয়াছিলেন, তদুপে তুমিও এই অধর্মে নরকৃষ্থ হইবে।

রাম জননীকে দীনভাবে এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম সপাত বাকো কহিলেন, মাতঃ! আমি পিতৃআজ্ঞা লাখন করিতে পারি না; আপনার চরণে ধরি, বনগমনে আমায় অনুজ্ঞা কর্ন। দেখুন, বনবাসী মহর্ষি কণ্ড অধর্ম জানিয়াও পিতৃআজ্ঞায় ধেন্ নন্ট করিয়াছিলেন। প্রে আমাদিগেরই বংশে মহারাজ সগরের আদেশে তাঁহার বিল্ট সহস্ত প্র ভ্রিম খননে প্রবৃত্ত ইইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হন। জমদণিননন্দন মহারারি রামও পিতৃনিয়োগ লাভ করিয়া অরণ্যে কুঠার ন্বারা জননীর শিরণ্ছেদন করিয়াছিলেন। দেবি! এই সমস্ত দেবতুলা মহাত্মা এবং অন্যানা অনেকেই পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন, অতএব বাহাতে পিতার মণ্ডল হয়, স্বাম্ম ভাহাই করিব। দেখুন, কেবল আমিই যে পিতার আজ্ঞান্বতা করিলাম ইত্যা অগ্রেই ইহার পথ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন। প্রে বাহার অনুজ্যান দা হইয়াছে, আমি এইর্প ধর্মে আপনাকে প্রবৃত্তি করিতাছ নাচি প্রতিন মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত ও অনুস্ত পথই আমার স্পৃহণীয় প্রেনি! পিতৃআজ্ঞা পালন মনুবাের একটি কর্তবা কর্মা, এইজন্যই আমি এই বিবয়ে সবিশেষ বন্ধবান হইয়াছ। আপনি কিছুতেই ইহা অধর্ম রিষ্কেন করিবেন না। দেখুন, পিতার আজ্ঞানুবতী হইলে কোনকালে কাহারই ধর্মহানি হয় না।

মহাবার রাম জননী কোশল্যাকে এইর্প কহিরা প্নরার লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তৃমি যে আমাকে চনহ করিয়া থাক, আমি তাহা বিলক্ষণ জ্যাত আছি এবং তোমার বল বাঁর ও দ্বিশহ তেজও সমাক্ জানিয়াছি। এক্ষণে জননী আমার সত্য ও শাশ্ত অভিপ্রার বাবিতে না পারিয়া আমার বনগমন-বার্তার যারপরনাই কাতর হইতেছেন। দেখ, লোকে ধর্মাকেই উৎকৃষ্ট পদার্থ বিলয়া স্বীকার করে, এবং ধর্মেই সত্য প্রতিতিত আছে। পিতা আমাকে বে বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, তাহা ধর্মসংক্রান্ত। যে ব্যক্তি থামিকি, পিতামাতা বা রাক্ষাণের নিকট অঞ্গীকার করিয়া রক্ষা না করা তাহার নিতান্ত অকর্তায়। স্ত্রাং আমি যখন পিতার নিদেশ ও দেবী কৈকেষীর আদেশ পাইয়াছি, তখন বনগমনে কোনমতে ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই কারণে কহিতেছি, তুমি নিতান্ত গহিতে ক্ষান্তর ধর্মান্তর্প ব্দিষ্থ এখনই পরিত্যাগ কর। যে ধর্ম অতি কঠোর, তাহা আশ্রয় করিও না। এক্ষণে আমারই মতান্ত্রতী হও।

রাম ভ্রান্থকৈহে প্রাত্য লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিষা কৃতাঞ্জলিপটে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি বনে ৰাইব, আপনি, অনুমতি প্রদান কর্ন। আমার দিব্য, আপনি আমার এই শ্রেরের বিদ্যাচরণ করিবেন না। রাজ্বিধি যথাতি যেমন ভ্রিম হইতে স্বর্গে আগমন করেন, সেইরূপ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিব। শোক করিবেন না, মনের দুঃখ মনেই সংবরণ

কর্ন। আমি নিশ্চর কহিতেছি, পিতার আদেশ পালন করিয়া বনবাস হইতে প্নবার গ্রে প্রত্যাগমন করিব। দেখ্ন, আপনি, আমি, জানকী, লক্ষ্যণ ও স্মিত্রা আমরা এই কয়েকজন, পিতা বাহা বলিবেন তাহাই করিব, ইহাই যথার্থ ধর্মা। এক্ষণে দৃঃখ শোক পরিত্যাগ কর্ন এবং অভিষেক ব্যাপারে ক্ষান্ত হইয়া আমারই এই ধর্মবৃদ্ধির অনুসারিণী হউন।

রাম অবিকৃত মনে বিনীত বচনে এইর্প যাজিসক্ষত বাক্য প্রয়োগ করিলে দেবী কৌশল্যা ম্ছিতের ন্যায় যেন প্নরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং নিনিমেষ লোচনে রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপর্বক কহিলেন, বংস! আমি তোমাকে অতি ষত্নে ও ক্নেহে জালন-পালন করিয়া থাকি, স্তরাং মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার গ্রে। বল, তুমি কি বলিয়া এক্ষণে এই দৃংখিনীকৈ পরিত্যাগপ্রক বনে যাইবে। রাম! তোরে বিদায় দিয়া পৃথিবীতে বাচিবার ফল কি, অন্যান্য আত্মীয়-ম্বজনেই প্রয়োজন কি, দেবপ্জা ও তত্জ্ঞানেই বা আর কি হইবে, যদি সংসারের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তোরে মহাতেকের নিমিত্তও দেখিতে পাই, তাহাও ভাল।

তখন অন্ধকারপ্রবিষ্ট হস্তী বেমন উল্কাদ-ডস্পৃন্ট হইয়া ক্লোধে প্রজন্মিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রাম জননী কৌশল্যার এই প্রুকার কর্ণ বাক্যে একাল্ড ক্রোধাবিন্ট হইরা উঠিজেন। সম্মুখে মাতা শোকে বিক্ততনগ্রার, প্রাতা লক্ষ্মণও দ্বংথে একান্ত আর্ত ও সন্তণ্ত, তন্দর্শনে রামুক্তিসনার ধর্মবৃদ্ধিরই অন্রুপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমার ক্রি তোমার বে ঐকান্তিক ভাত্ত আছে, আমি তাহা জ্ঞাত আছি এবং তেন্দার পরাক্তম বৈ অসাধারণ তাহাও জ্ঞান; কিন্তু আমি তোমাকে ড্রোভ্রিনানবেধ করিতেছি, তুমি আমার অভিপ্রার ব্বিতে না পারিয়া জননীর স্থিতে আমাকে আর দ্বেখিত করিও না। এই জ্বীবলোকে পর্বকৃত ধর্মের ক্লোৎপত্তিকাল উপস্থিত হইলে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলক্ষ্ম হুবী থাকে, স্ত্রাং বে কার্মে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই প্রাণ্ড হওয়া বার, তাহা হ্দরহারিনী একান্ড বশ্যা প্রেবতী ভার্যার ন্যার অবশ্যই স্পৃত্গীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে ধর্মাদি কিছুরই সমাবেশ দৃষ্ট হয় না, ভাহার অনুষ্ঠান গ্রেয়স্কর নহে। বাহ্যতে ধর্ম সংগ্রহ ছয়, তাহাই করিবে। যে ব্যক্তি উপেক্ষা-দোবে ধর্ম নক্ট করিয়া স্বার্থপর হয়, সে লোকের স্বেষভান্ধন **হই**য়া থাকে। আর ধর্মবিরহিত কামও কোনর্পে প্রাশসত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দেখ, আমাদিগের বন্ধ পিতা ধন বে'দ প্রভাতিতে আমাদিগকে সমাক্ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কাম কোধ অথবা হর্যবশতই হউক, ষেরূপ আজ্ঞা দিবেন, ধর্মবোধে কে তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? এই কারণে পিতা যে প্রতিক্তা করিয়াছেন, তাহার বিরুখাচরণ করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না। মহারাজ আমাদিগের পিতা, আমাদিগের উপর তাঁহার সর্বাপ্গীণ প্রভা্তা আছে। বিশেষতঃ দেবীর তিনি ভর্তা, তিনিই গতি ও তিনিই ধর্ম। অধিক আর কি কহিব, তিনি জীবিত আছেন, বিশেষতঃ প্র পরিত্যাগ করিয়াও ধর্মরক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছেন, এইর্প অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞাক্তমে দেবীও অন্য অনাথা স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার সহিত এই স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারেন। অতএব ইনি বনগমন বিষয়ে আমায় আদেশ কর্ন, আমি বতকাল প্রণ করিয়া বাহাতে প্রত্যাগমন করিতে পারি, আমার এইরূপ আশীর্বাদ করন। দেবি! আমি রাজ্যলোভে মহাফলজনক বশে কিছ্,তেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবন কাহারই চিরুস্থায়ী নহে, স্তরাং অধর্মান্সারে অদা এই তুচ্ছ পৃথিবীকে হস্তগত করিতে আমার কিছ্,তেই স্পৃহা হইবে না।

মন্জপ্রধান রাম অক্ষর্থাচন্তে দণ্ডকারণা প্রস্থান করিবার নিমিত্ত বীর লক্ষ্যণকে এইর্প উপদেশ দিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রসল্ল করিয়া তথা হইতে নিজ্ঞানত হইবার ইচ্ছা করিলেন।



দাবিংশ সর্গাঃ অনন্তর লক্ষ্মণ রামের এইরূপে রাজানাশ ও বনবাস আলোচনা করিয়া দঃথে মিরমাণ হইয়া রহিলেন। রামের দুর্দশা তাঁহার কোনমতেই সহা হইল না; নেত্রযুগল ক্লোধে বিস্ফারিত হইরা উঠিল। তখন সংধীর রাম ক্লোধাবিষ্ট হস্তীর ন্যায় প্রিয়মিত স্থামতানন্দন লক্ষ্মণকে সম্মুখীন ক্রিয়া অবিকৃতমনে কহিতে লাগিলেন, বংস! একং ফ্রোখ শোক এবং এই অবমাননাকে হ্দরো স্থান প্রদান করিও না। প্রান্তর বে অভিবেকের আরোজন হইরাছে, ধৈর্য ও হরের সহিত হাহা বিদ্যারিত কর এবং এই বনগমনর প অবিনাশ্বর ধণের সাহাযো প্রান্ত হও। আমার অভিবেকের দ্ব্যাসামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তুমি বিয়ুগে বন্ধ স্বীকার করিয়াছিলে, অভিবেক-নিব্তির নিমিতত সেইর প বৃহ কর। রাজ্যাভিষেকের কথা শানিরা যাঁহার সদতাপ উপস্থিত হইয়াছে, ক্রেদিগিগের সেই মাতা কৈকেয়ীর যাহাতে শঙকা দ্র হয়, তুমি সেই কার্ক্ সূত্র হও। তাঁহার অন্তরে বে অনিন্ট-আশঙকা-মূলক দ্বেখু উৎপান হইয়াছে, আমি মূহ্ত্কালের নিমিত্তও তাহা উপোকা করিতে পারি না। জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতই হউক, পিতামাতার নিকট ষে সামান্যমাত্র অপরাধ করিয়াছি, ইহা কদাচই আমার স্মরণ হয় না। আমার পিতা সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি পরলোক্ডরে নিতান্ত ভীত হইরাছেন। একণে তাঁহার ভয় দূরে হউক। অভিষেকের অভিলাবে ক্ষান্ত না হইলে পিতা আপনার কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া ষংপরোনান্তি মনস্তাপ পাইবেন, তাঁহার দঃখ আমাকেও মর্মাবেদনা দিবে: এই কারণে আমি রাজ্ঞালোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই প্রেরী হইতে নিগতি হইবার ইচ্ছা করি। আমি নিগতি হইলে আজ কৈকেরী কৃতকার্য হইয়া নিম্কণ্টকে আপনার পরে ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটাবল্কল ধারণপূর্বাক অরণ্যে প্রস্থান করিলে তিনি মনের সুথে কালষাপন করিতে পারিবেন। বিনি কৈকেরীকে এই বৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন তিনিই আবার এই বৃশ্বির অনুযায়ী কার্যসাধনে তাঁহাকে অটল রাখিয়াছেন: স্তরাং আমি দেবীর মনঃক্ষোভ জন্মাইতে কোনমতেই পারিব না. এখনই বনবাসোদ্দেশে প্রস্থান করিব। লক্ষ্যণ! প্রাপ্ত রাজ্যের প্রন:প্রত্যাহরণ ও আমার নির্বাসন এই দুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কল,িষত হইয়াছে, দৈবই ইহার নিদান. তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় দুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই এইরূপ অধ্যবসায় করিতেন নাঃ ভাই! তুমি ত জ্বানই ষে, আমি কোনকালে মাড়গণের মধ্যে

কাহাকেই ইতর্রবিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন ভিমভাবে দেখেন নাই; সন্তরাং তিনি অতি কঠোর বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি না। দেবী কৈকেয়ী সংশ্বভাবা ও গণেবতী হইয়া ভর্ত্সমক্ষে সামান্য দ্বীলোকের ন্যায় যে আমায় ক্রেশকর বাক্য প্ররোগ করিবেন, দৈব ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণই দেখি না। যাহা অচিন্তনীয় তাহাই দৈব; জীবগণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবতারাও এই দৈবকে অভিক্রম করিতে পারেন না। এই দৈবপ্রভাবেই কৈকেয়ীর ভাব-বৈপরীতা ও আমায় রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বংস! কর্মফল বাতীত যাহার জ্রেয় আর কিছ্ই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন্ ব্যক্তি প্রতিশ্বন্থিতা করিতে সাহসী হইবে। সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ ক্ষতি লাভ বন্ধন ও মালে, এই সমন্ত বিষয়ের মধ্যে দ্র্র্জের কারণ এমন যাহা কিছ্ ঘটিতেছে, তৎসমাদয়ের ম্লেই দৈব। দেখ, উগ্রতপা তাপসেয়া দৈববশতই কঠোর নিয়মসমাদয় পরিত্যাগ করিয়া কাম ও জোধে অভিভ্ত হইয়া থাকেন। এই জীবলোকে আরঝ কার্য প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ যে কোন অসংক্রিপত বিষয় প্রবর্তিত হয়, তাহা দৈবের বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দেবের বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।
লক্ষ্মণ। একণে যদিও অভিষেকের ব্যাখাত ক্ষিত্রেছে, কিন্তু এই তবুজ্ঞান
খারা আপনাকে প্রবাধিত করিতে পারিলে ছেন্ট্রের আর কিছুমার পরিতাপ
উপস্থিত ইইবে না। তুমি এই উপদেশবুল্লে দুঃথ সংবরণ করিয়া আমার
মতান্বতী হও এবং অভিষেকের অক্ষেত্রিন শাঁঘ সকলকে নিরুত্ত কর।
আমার অভিষেক সাধনার্থ যে-সকল জুলুল্ল কলস স্থাপিত রহিয়াছে একণে
ঐ সমসত শ্বারা আমার তাপুস্কুত্রর স্নান্ত্রিয়া সমাহিত ইইবে। অথবা
অভিষেক সংস্কৃত্র এই সমুদ্ধে বিশ্বে দুভিপাত করিবার আর আবশ্যকতা নাই,
আমি স্বহুত্তেই কুপ ইইটে জল উন্ধৃত করিয়া বনবাস-রতে দীক্ষিত ইইব।
ভাই! রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগর্তে ইইল না বলিয়া তুমি দুঃখিত ইইও না, রাজ্য ও
বন এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশাত। দৈবের প্রভাব যে কির্প তুমি তো তাহা
ভাতে ইইলে; স্ত্রাং এই রাজ্যনাশ বিষয়ে দৈবোপ্তত পিতা ও কনিন্তা
মাতার দোষাশ্রুকা করা আর তোমার কর্তব্য ইইতেছে না।

হয়ে বিশেষ সগা। রাম এইর্প কহিলে মহাবীর লক্ষ্যণ সহসা দ্বে ও হর্ষের মধ্যণত হইয়া অবনতম্থে কিরংক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপটে ক্রেক্টি বন্ধনপর্কে বিলমধ্যপথ ভ্রুজ্ঞাের ন্যায় ক্রোথভরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমন্ডল নিতান্ত দ্বিরীক্ষা হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভীষণ বােধ হইতে লাগিল। অনন্তর হনতী যেমন আগনার শুন্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রুপ তিনি হন্তাগ্র বিক্ষিণ্ড এবং নানাপ্রকারে গ্রীবাভাগ্য করিয়া বক্ষভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ-প্রেক কহিতে লাগিলেন, আর্য! ধর্মদােষ পরিহার এবং ন্বদ্তান্তে লােক-দিগকে মর্যাদার স্থাপন এই দুই কারণে বনগমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত দ্রান্তির মুখ হইতে কি এইর্প বাক্য নির্গত হওয়া সন্ভব ? আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত

একাশ্ত শোচনীয় অকিণ্ডিংকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? মহারাজ অভি পাপামা, রাজমহিয়ী কৈকেয়ী অতি পাপীরসী, ই'হাদিগের পাপস্বভাবে আপনরে কেন বিশ্বাস জন্মতেছে না? ধর্মাত্মন্! আপনি কি বিদিত নহেন বে, এই জীবলোকে অনেকেই কেবল ধর্মের ভান করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে? দেখনে, মহারাজ ও কৈকেয়ী স্বার্থের অনুরোধে ভবাদৃশ সচ্চরিত্র পুত্রকে শঠতাপূর্বক পরিভ্যাগ করিভেছেন। শঠতা স্বারা অ্রপনাকে বঞ্জিত করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় না হইলে, তাঁহারা রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করিয়া কদাচই তাহার বিঘাচরণ করিতেন না। আর বদি বরপ্রসংগ সত্য হইত. অভিষেক আরশ্ভের পূর্বেই কেন ভাহার সূচনা না হইল? যাহাই হউক জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক নিতান্ত গহিছি, মহারাজ তাহারই অন্-ডান করিতেছেন। হে বীর! এই জখন্য ব্যাপার আমার কিছ্তেই সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি মনের দঃথে বাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও, আপনি যে-ধর্মের মর্মা অনুধাবন করিয়া মুস্থ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদৈবধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্মকেই দেবষ করি। আপনি কর্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্তৈগুরাজার ঘূণিত অধর্মপূর্ণ বাক্যের বশীভতে হইবেন? এই বে রাজ্যাভিষেক্তে বিষয় উপস্থিত হইল, বাকোর বশীভ্ত হইবেন? এই বে রাজ্যাভিষেক্ত্রের বিষ। উপাশ্থত হইল, বরদানছলই ইহার কারণ; বিশ্তু আপনি যে হোলা ন্বাকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধ্যুর্ক্তুম্প নিতাশ্তই নিশ্ননীয় সংশেহ নাই। আপনি অকারণে রাজ্যপদ পরিত্যুক্তি অযুগ হোষণা করিবে। মহারাজ ও কৈকেয়া কেবল নামমাত্রে পিতৃত্ব কিল, বস্তৃতঃ তাহারা পরম শার্, যাহাতে আমাদিশের অনিণ্ট হয়, প্রতিনিষ্ঠিত তাহারই চেন্টা করিয়া থাকেন; আপনি ব্যাতরেকে মনে মনেও তাহারিদ্বৈর সংকল্প সিন্ধ করিছে কেহই সন্মত নহে। তাহারা আপনার রাজ্যাভিষিকে বিষাচেরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইর্প দুর্ববৃদ্ধি পরিত্যাগ কর্ন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিদেতজ, নিবীর্যা, সেই-ই দৈবের অন্সরণ করে, কিন্তু ষাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বলবিক্তমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পোর,ষপ্রভাবে দৈবকে নিরুত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসম হন না। আর্থ! আজ লোকে দৈববল এবং পরে,ষের পৌর,ষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদা দৈব ও পরে,ষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। ষাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌর্মের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ্র আমি উচ্ছাল্খল দুর্দান্ত মদস্রাবী মন্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্তমে প্রতিনিব্ত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দ্রের থাকুক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। ষাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিন্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দশ বংসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজা দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়রি যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দশ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দূর্বিষহ পোরুষ বেমন তাহার দুঃখের

কারণ হইবে, তদ্র্প দৈববল কদাচই স্থের নিমিন্ত হইবেক না। আর্য! আপনি সহস্র বংসর অতে বন-প্রবেশ করিলে, আপনার প্রেরাই রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। প্রে অপত্যনিবিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলে তাহার হক্তে সমস্ত রাজ্যভার অপণিপ্রেক প্রে রাজ্যিগণের দৃষ্টান্তান্সারে বন-প্রশান করাই শ্রের।

মহারাজ চপলতাদোবে প্রতিকলে হইলে পাছে রাজ্য হস্তান্তর হয়, এই আশ•কার রাজসিংহাসন গ্রহণে আপনি অসম্মত হইবেন না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদুপ আমি আপনার রাজ্র রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বরংই বছবান হইয়া মাপোলিক দুব্যে অভিষিদ্ধ হউন। ভূপালগৰ যদি কোন প্ৰকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই ডাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য! আমার যে এই ভ্রেদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কী শরীরের সোন্দর্য সম্পাদনার্থ? বে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল লোভার্থ? এই থজো কি কাণ্ঠবন্ধন. এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?—মনেও করিবেন না; এই চারিটি এই শরে কি কান্ডভার অবতরণ করা হয়?—মনেও করিবেন না; এই চারিটি
পদার্থ শত্রিবনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রেমি বক্সধারী ইন্দুই কেন
আমার প্রতিশ্বন্দাী ইউন না, বিদান্তের নাায় প্রেমির তীক্ষাধার অসি শ্বারা
তাঁহাকেও খন্ড করিয়া ফেলিব। ইন্দুর্ভির শন্ড অনেবর উর্নুদেশ এবং
পদাতির মন্তক আমার খলে চার্ণ ইইমে সেরাগ্যন একান্ড গহন ও দ্রবগাহ
করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমনে অসিধারায় ছিল্লমন্ডক ইইয়া শোণিতলিশ্ত দেহে প্রদাশত পাবকের ক্রিমির অসিধারায় ছিল্লমন্ডক ইইয়া শোণিতলিশ্ত দেহে প্রদাশত পাবকের ক্রিমির অবদ্যান্দামশোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে
নিপতিত ইবব। আমি বখন গোর্ঘাচমনির্মিত অব্যানিতাণ ও শরাসন ধারণ
করিয়া সমরসাগরে অবত্রতি ইবব, তখন পরেন্তের মধ্যে এমন কে আছে যে
বারদর্শে করাই ইতে প্রারিবে। আমি বহুসংখ্য শরে এক ব্যক্তিকে এবং
এক্সাল শরে বহু ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া হুফলী অধ্য ও সমাবের হুছান্দেশ একমাত্র গরে বহু ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া হুলতী অধ্ব ও মনুব্যের মুম্পেশ অনবরত বিশ্ব করিব। অদ্য মহারাজের প্রভূষনাশ এবং আপনার প্রভূষ সংস্থাপন-এই উভয় কারণে আমার অস্তপ্রভাব প্রদর্শিত হইবে। যে হস্ত চন্দনলেপন, অণ্সদ্ধারণ, ধনদান ও সাহাদ্বগেরি প্রতিপালনের সমাক্ উপযান্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনকার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা কর্ন আপনার কোন্ শনুকে ধন প্রাণ ও সূত্রদূগণ হইতে বিষ্তু করিতে হইবে। আমি আপনার চিরকিংকর; আদেশ করুন, যের্পে এই বস্মতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

রঘ্বংশাবতংস রাম লক্ষ্যণের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণপর্বক বারংবার তাঁহাকে সাম্থনা ও তাঁহার অশ্র্রুল মার্ক্তনা করিয়া কহিলেন, বংস! আমি পিতৃআন্তরা পালন করিব, সর্বাবয়বে ইহাই সং পথ বলিয়া আমার বোধ ইইতেছে।

চতুর্বিংশ সর্গা। অনন্তর দেবী কৌশল্যা ধার্মিক রামকে পিতৃআজ্ঞা পালনে একাস্ত অধ্যবসায়ার্চ দেখিয়া বাষ্পগদগদ কন্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা! দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনি আমার গর্ভে মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাঁহাকে কথনই দ্বংথের মুখ দশনি করিতে হয় নাই, সেই প্রিরংবদ রাম কি প্রকারে উদ্ধ্বতি খ্রারা দিনপাত করিবেন। বাঁহার ভ্রত্যেরা স্বেশংস্কৃত অল্ল ভাজন করিয়া থাকে, তিনি অরণ্যে কির্পে ফলম্ল আহার করিবেন। রাজার প্রিয় প্রে গ্রেবান রাম নির্বাসিত হইতেছেন এই বাক্যে কে বিশ্বাস করিবে, বিশ্বাস করিলেও কাহার না অন্তরে ভয় উপদ্থিত হইবে। যখন হ্দয়রঞ্জন রামের খনবাস ঘটনা হইল, তখন সকলের নিয়ন্তা দৈবই বে সর্বাপেক্ষা প্রবল, তাহা নিঃসংশ্যেই বোধ হইতেছে। বংস! গ্রীম্মকালে হ্তাশন যেমন তৃণলতাসকল দশ্য করিয়া থাকে, তন্ত্রপ এই শোকানল আমার হ্দয় ভেদ করিয়া উথিত হইবে, তোমার অদর্শন রূপ বায়্ব উহাকে প্রদীশত করিয়া তুলিবে; দঃখ উহার কান্ড, চক্ষের জল আহ্বিত এবং চিন্তাজনিত বান্প ধ্যান্বর্গ হইবে। বংস! একণে তুমি যথায় বাইবে, বংসান্সারিণী ধেন্র ন্যায় আমি তোমার সমভিব্যহারিণী হইব।

প্র্যথধান রাম শোকাত্রা জননীর এইপ্রকার বাকা প্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! কৈকেয়ী বঞ্চনা করিয়া মহারাজকে বংপরোনাশিত দ্রেখিত করিয়াছেন; এক্ষণে আমি ত বনে চলিলাম, অক্ষর আপনিও যদি আমার অন্সরণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্রপ্রী প্রাণ বিসর্জন করিবেন। স্থালাকের স্বামী পরিত্যাগ অপেকা নিশ্রপ্রত্প আর কিছ্ই নাই, সেই জঘন্য বিষয় আপনি মনেও স্থান দিবেন না। ক্রমতের পতি পিতা বতদিন জীবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে অহিল সেবা কর্ন, ইহাই আপনার ধর্ম।

শ্ভদর্শনা কৌশল্যা রামের এই কথা শ্নিরা প্রতিমনে কহিলেন, বংস! শ্রামার শ্রামার করা স্থালাকের অবশ্য কর্তব্য সন্দেহ নাই। জননী স্বামানি সেবায অন্মোদন করিলে ক্রিসরায়ণ রাম প্রব্ র কহিলেন, মাডঃ! মহারাজ আপনার ভর্তা এবং আয়ুরি পরম গ্রা গিতা, বিশেষতঃ তিনি সকলের অধাশ্বর ও প্রভ্, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমাদের উভয়েরই কর্তব্য। নিশ্চয়ই কহিতেছি আমি এই চতুদ্শ বংসরকাল অরণ্য পর্যটনপূর্বক প্রত্যাগমন করিয়া প্রতিমনে আপনার সেবা-শ্রামা করিব।

তথন প্রবংসলা কৌশল্যা দুঃখিত মনে বাষ্পপ্রণ লোচনে কহিলেন, বংস! আমি তোমাকে বিদায় দিয়া এই সপদ্মীদিগের মধ্যে কোনমতেই তিন্ঠিতে পারিব নাঃ যদি পিতার নিমিত্ত বনবাসই স্থির করিয়া থাক, তবে আমাকেও বনাম্গার ন্যায় সংগে লাইয়া যাও। এই বলিয়া কৌশল্যা কর্ম কপ্তে রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে রাম শ্বরং কাতর না হইয়া কহিলেন, জননি! স্চীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ভর্তাই তাহার দেবতা ও প্রভ্: স্ত্রাং, মহারাজ আপনার ও আমার উপর যে বথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর বস্তব্য কি আছে। তিনি সত্ত্বে নির্মাস্তকের ন্যায় জ্ঞান করা আমাদিগের কর্তব্য নহে। ভরত অতি প্রিয়বাদী ও ধর্মনিষ্ঠ, তিনি সর্বতোভাবেই আপনার মনোরঞ্জন করিবেন সদেহ নাই। এক্ষণে সাবধান, আমি নিষ্কান্ত হইলে মহারাজ আমার শোকে যেন ক্লান্তি অন্ভব না করেন। আমার বিরোগ-দৃঃখ তাঁহার পক্ষে অতি দার্শ হইয়া উঠিবে, দেখিবেন, যেন অতঃপর তাঁহার প্রাণাশ্তকর কিছুই উপস্থিত না হয়। মাতঃ! কায়মনে সেই বৃশ্ধ রাজার হিতসাধন করা আপনার বিধেয়। যে

নারী ব্রতোপবাসশীল হইয়া ভর্তুসেবা না করে, তাহার অধােগতি লাভ হয়; ভর্তুসেবা করিলে দ্বগপ্রাণিত হইয়া থাকে। দেবতাকে প্র্লা ও নমস্কার করিতে বাহার শ্রুণা নাই তাহার ভর্তুসেবা করাই শ্রেয়। দেবি! বেদ ও স্মৃতিশাদ্রে দ্বীজাতির এইর্পই ধর্ম নির্দিণ্ট আছে। একশে আপনি দ্বামিসেবায় মনােনিবেশ করিয়া আহার সংযমপ্রক আমারই শ্রুভান্দেশে অশ্নিকার্যে দেবগণের অর্চনা এবং ব্রতশীল বিপ্রবর্গের প্রা করিবেন। এইভাবে কিছ্রিদন আমার আগমন প্রতীক্ষায় ক্ষেপণ কর্ন। বিদ মহারাজ জাবিত থাকেন, আমি প্রত্যাগমন করিলে ইহার ফল অবশ্যই প্রাণত হাবনে।

দেবী কৌশল্যা রামের এইর্প প্রবাধজনক বাক্য প্রবণ করিয়া দ্র্থিত মনে সজলনয়নে কহিলেন, রাম! তুমি বনগমনে কৃতনিশ্চর হইয়ছ, তোমাকে ক্লান্ত করা আর আমার সাধ্য নহে। বােধ হয় অবশ্যান্তাবী বিয়ােগকাল অতিক্রম করা নিতান্তই স্কাঠিন। যাহাই ইউক, তুমি একণে একাগ্রমনে গমন কর, তোমার মণ্যল হউক। তুমি প্রত্যাগমন করিলে আমার সকল দ্রভাবনা দ্র হইবে। তুমি এই চতুর্দশ বংসর রভপালনপ্র্বক পিতৃথণ হইতে ম্রু হইলে আমি পরমস্থে নিদ্রা যাইব। বংস! আমার অন্রেরাধ না রাখিয়া অচিন্তনীয় দৈবই তোমায় অরণাবানে প্রেরণ করিজেছেন। একণে হন্দের কর, নিবিষ্মে আসিয়া হ্দয়হারী সাম্পনায় আমাকে আনন্দিত করিঞ্জিল। ভাগো কি সেই দিন উপন্থিত হইবে, বে-দিনে দেখিব তুমি জ্যাবিক্সমারণপ্রেক বন হইতে আগমন করিলে? এই বলিয়া কৌশল্য সাদরমনে ক্রিকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

হ্দরহার। সাম্পনার আমাকে আনান্দত কার্প্ত্রাছা! ভাগো কে সেই দিন উপস্থিত হইবে, বে-দিনে দেখিব তুমি জটাবক্সমারণপর্কে বন হইতে আগমন করিলে? এই বিলয়া কোশল্যা সাদরমনে করিকে দেশন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চীবংশ সগায় অনুভার কেন্দ্রের মুখ্যান শোক সুবরণপূর্ক পবিদ্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিন্ত নান্ত্রির মুখ্যান্তরণ করিয়ে লাগিলেন। কহিলেন, বংস! আমি তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিও। তুমি প্রীতিভরে নিরমসহকারে যে-ধর্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা কর্নন। তুমি দেবালয়ে যে-সমস্ত দেবতাদিগকে প্রতিনিয়ত প্রণাম করিয়া থাক, বনমধ্যে তাঁহারা তোমায় রক্ষা কর্ন। ধীমান বিশ্বামিত্র ভোমাকে যে-সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও তোমায় রক্ষা কর্ন। বংস! পিতৃসেবা মাতৃসেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। সমিধ কুশ পবিত্র বেদি আয়তন স্পণ্ডিল পর্বত বৃক্ষ হুদ পতংগ প্রগে ও সিংহসকল তোমায় রক্ষা করন। সাধা বিশ্বদেব মরত ইন্দ্রাদি লোকপাল বসন্তাদি ছয় ঋতু মাস সংবংসর দিনরাতি মৃহতে কলা এবং বিরাট বিধাতা পূ্ষা ভগ অর্থমা লুতি স্মৃতি ও ধর্ম তোমায় রক্ষা কর্ন ৷ ভগবান স্কন্দ সোম বৃহস্পতি স্তিষি নারদ ও অন্যান্য মহািষ্গণ তোমায় রক্ষা কর,ন। প্রসিম্ধ অধিপতির সহিত দিকসম্বদয় আমার স্তৃতিবাদে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। তুমি বখন মুনিবেশে অটবীমধ্যে পর্যটন করিবে, তখন কুল পর্বত, বর্ণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, প্থিবী, স্থির ও অস্থির বায়, সমুস্ত নক্ষর, অধিষ্ঠারী দেবতার সহিত গ্রহসম্বায় এবং উভয় সম্ব্যা তোমায় রক্ষা করিবেন । দেবতা ও দৈত্যেরা তোমাকে নিরশ্তর সূথে রাখিবেন। ক্রেকর্মপরায়ণ অতিভীষণ রাক্ষস পিশাচ ও মাংসভোজী অন্যান্য হিংস্র জন্ত হইতে যেন তোমার অন্তরে ভরসণ্ডার না

হয়। বানর বৃণিচক দংশ মশক সরীস্প ও কীটসকল বন্ধধ্যে তোমার যেন কোনর্প অনিভাটরণ না করে। হস্তী ব্যাল্প বিশালদশন ভল্ল্ক শৃল্পসম্প্র করালদশন মহিষ এবং অন্যান্য মন্য্যমাংসভোজী ভয়ত্বর জল্তুসকলকে আমি এই স্থান হইতে প্লা করিব, তাহারা বেন তোমার প্রাণে বিনাশ না করে। তোমার পরাক্রম সিম্থ হউক, পথের বিঘা দ্র হউক। তুমি পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলম্ল প্রাণ্ড হইয়া নিরাপদে প্রস্থান করে। অল্তরীক্ষচর ও পার্থিব প্রাণিসম্দের এবং বে-সমস্ত দেবতা তোমার প্রতিক্ল তাহারা তোমার মণ্যলবিধান কর্ন। শ্রু সোম স্ব্র্ ক্বের যম অণিন বায়্ ধ্ম এবং খ্রিম্থোচ্যেরিত মন্ত্রসকল স্নানকালে ভোমার রক্ষা কর্ন। সর্ব্লোকপ্রভর্ ভ্তভাবন জগবান স্বয়স্থ্ এবং অন্যান্য দেবতারা তোমার রক্ষা কর্ন।

বিশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইর্প আশীর্বাদ করিয়া মাল্য গদ্ধ ও
স্কৃতিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চনা করিতে লাগিলেন। তংপরে বিপ্রগণের
সাহায্যে বহিস্থাপনপূর্বক রামের শ্ভোশ্দেশে হোম করাইবার সক্ষপ
করিলেন এবং এই কার্যের উপযোগী ঘৃত দ্বেতমাল্য সমিধ ও সর্বপ আহরণ
করিয়া দিলেন। তথন উপাধ্যায় শান্তি ও আরোগ্য উল্লেশ করিয়া বিধানান,সারে
প্রজ্বলিত হৃতাশনে আহ্তি প্রদান করিতে ল্রিটালন এবং হৃতাবশেষ দ্বায়া
লোকপালাদি বলি সমাধান ও ব্রাহ্মণগণ্বে মধ্পক প্রদান করিয়া রামের
বনবাসোশ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন।
অনন্তর যশান্তিবাটন করাইলেন।

আনতর যশান্তিনী রামজননী উল্লেখিকে ইচ্ছান্র্প দক্ষিণা দান করিয়া রামকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন করিয়াছিল, তোমার তাহাই হউক। পূর্বে বিনতা অমৃতপ্রাথাঁ বিহগরাজ গ্রুজন যে শৃভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই প্রাণত হও! অম্তোশ্যার সিমরে বছ্রপ্র ইন্দ্র দৈতাদলনে প্রবৃত্ত হইলে দেবী আদিতি তাহার নিমিত্ত যে শৃভ অন্ধান করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই লাভ কর। অতুলবল বামন যথন স্বর্গ মত্য পাতাল আক্রমণ করেন, তংকালে তাহার যে শৃভ উপস্থিত হইয়াছিল, তুমি তাহাই প্রাণত হও। এক্ষণে মহাসাগর বাপ তিলোক বেদ ও দিকসম্দর তোমার মণ্যল কর্ন। এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা রামের মন্তকে অক্ষত প্রদান, স্বাধ্যে গন্ধলেপন এবং মদ্যোচ্যারণ-পূর্বক পরীক্ষিত ওর্ষাধ ও শৃভ বিশ্লাকরণী হন্তে বন্ধন করিয়া দিলেন।

তংপরে তিনি বারংবার রামকে আলিজন এবং তাঁহার মুক্তক আনয়ন ও আয়াণ করিতে লাগিলেন। অনুক্তর বালপগদগদ কন্টে, মনের সহিত নহে, বালমাতে দুঃখিতা হইয়াও ফেন হৃদ্টার নায়ে কহিলেন, বংস! এক্ষণে তোমার ফ্যায় ইচ্ছা প্রদথান কর। তুমি নীরোগে অভীক্ট সাধনপূর্বক অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবে, আমি পরম সূথে তাহাই দর্শন করিব। তুমি আবার নিবিঘা প্রত্যাগমন করিয়া বধ্ জানকীর বাসনা পূর্ণ করিবে। আমি রুদ্রাদি দেবগণ ভ্তগণ ও উরগগণকে অর্চনা করিয়াছি, তুমি এক্ষণে বহুদিনের নিমিত্ত বনবাসী হইতেছ, ইংহারা তোমার শৃভসাধন কর্ন। এই বলিয়া কৌশল্যা দ্বস্তায়ন সমাপনপূর্বক জলধারাকুললোচনে রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিজ্যন করিয়া একদ্নেট নিরীক্ষণ করিলেন এবং

ষড়বিংশ সর্গা। অনন্তর রাম জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া দেহপ্রভাষ জনসংকুল রাজপথ স্থোভিত এবং গ্রেগ্রামে তত্ততা সকলের হ্দয় চমকিত করত তথা হইতে জানকীর আবাসাভিম্থে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে জানকী রামের বনবাসব্তাল্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, অদ্য় তাঁহার যৌবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই উল্লামেই মণন হইয়া আছেন। তিনি ঐ সময় রাজধর্মের অনুরূপ আচার অবলম্বনপূর্বক প্রতিমনে কৃতন্ত হুদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই অবসরে রাম লজ্জাবনত বদনে তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন জানকী প্রিয়তমকে একাশ্ড চিশ্তিত ও শোকসন্তশ্ভ দেখিয়া কম্পিত কলেবরে উথিত ইইলেন। জানকীর সমক্ষে রামের মনোগত শোক আর গোপন রহিল না, আকার ইণ্গিতে যেন স্ক্রণ্টই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অন্তর জানকী রামের মুখকাণিত মলিন দেখিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন.
নাথ! এখন কেন তোমার এইর্প ভাবাণতর উপস্থিত? অদ্য চন্দের সহিত
প্র্যা নক্ষরের যোগ হইরাছে, এই শ্ভলণেন ব্হস্পতি দেবতা আছেন বিজ্ঞা
রাক্ষণেরা কহিতেছেন, আজিকার দিনই রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি
এইর্প বিমনা হইয়াছ? শতশলাকারচিভ শ্বেভ্রিক তোমার এই স্কুমার
মুখকমল কেন আব্ত নাই! শশাণক ও হংস্ক্রিরার ধ্বল চামরযুগল লইরা



ভ্তোরা কি নিমিত্ত ইহা বীজন করিতেছে না! স্ত মাগধ ও বিদিশণ প্রতিমনে মজালগীতি গান করিয়া আজ কৈ তোমায় স্তৃতিবাদ করিল। বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানাতে কেন তোমার মস্তকে মধ্ ও দিধ প্রদান করেন নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান সমস্ত প্যারিষদ বেশভ্ষা করিয়া অভিষেকাতে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না! সর্বোৎকৃষ্ট প্রপর্থ চারিটি স্সাভ্জিত বেগবান অত্যে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না! মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্গ পর্বতাকার স্কৃদ্যা স্লেক্ণাজানত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচারকেরা স্বণনিমিত ভদাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ ভোমার অগ্রে অগ্রে আগ্রমন করিল। ধ্যন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তৃত তোমার মৃখ্যী কেন মলিন হইল! কেনই বা সেইর্প মধ্র হাস্য আর দেখিতে পাই না!

রাম জানকীর এইর্প কর্ণ বিলাপ কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, জানকি! প্জাপাদ পিতা আমাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতেছেন। আজ যে সাত্রে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা উপস্থিত হইল, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা প্রে দেবী কৈকেয়ীকে দুইটি বর অগ্যাকিরে করিরাছিলেন। আজ তিনি আমার রাজ্যে নিয়োগ করিবার বাসনায় সকল আয়োজন কবিলে কৈকেয়ী তাঁহাকে বরসংক্রান্ত প্রে কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, স্তরাং তদ্বিষয়ে আর ন্বির্ছি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বরপ্রভাবে আমার চতুর্দশ বংসর দশ্ভকারণা বাস আদেশ হইষাছে। যোবরাজ্য ভরতেরই হইল। প্রিরে! আমি এক্ষণে বিজন বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে আইলাম।

দাবধান, তুমি ভরতের নিকট কদাচ আমার প্রশংসা করিও না, যাহারা বিভবশালী হয়, অনোর গ্ণান্বাদ কথনই সহা করিতে পারে না। তুমি যদি সর্বাংশে অনুক্ল হইতে পার, তবেই ভরতের নিকট ভিন্ঠিতে পারিবে। মহারাজ তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন, এক্ষণে তিনিই রাজা, স্তরাং তাঁহাকে প্রসম রাখা তোমার কর্তব্য। জানকি! আমি পিতার অপানিররেজ্যপর্থ এখন বনে চলিলাম, কিছুমার চিন্তা করিও না। আমি অরগ্যবাস আশ্রয় করিলে তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গারোখানপ্রকি বিধানান্সারে দেবপ্রা করিয়া আমার সর্বাদিশতে পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী অতিদ্যুখিনী, বিশেষ তাঁহরের শেষ দশা উপস্থিত, তুমি কেবল ধর্মের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সেবাজুলি করিবে। আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একর্পে ন্যেই ক্রিমা। প্রাণাধিক ভরত ও শর্মাকে প্রতিত পারিলে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিমে। প্রাণাধিক ভরত ও শর্মাকে প্রতিত পারিলে মহাপালস্কা প্রসম হইয়া থাকেন, বৈপরীতা ঘটিলে কুপিত হন। তাঁহারা আপনার উরসজাত প্রকে অহিতকারী দেখিলে তৎক্ষণাং পরিত্যাগ করেন, কিন্তু স্থোগ্যা হইলে একজন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া থাকেন। জানকি! আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি অরণো চলিলাম, আমার অনুরোধ এই, আমি তোমায় যে-সকল কথা কহিলাম, তাহার একটিও যেন বিফল না হয়।

সম্ভবিংশ সর্গ । প্রিরবাদিনী জানকী রামের এইর্প বাকা প্রবণ করিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশপূর্বক কহিলেন, নাথ! তুমি কি জঘন্য ভাবিরা আমায় ঐর্প কহিতেছ? তোমার কথা শানিয়া যে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। তুমি যাহা কহিলে ইহা একজন শাস্ত্তে মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য, একান্তই অপ্যশের, বলিতে কি একখা শ্রবণ করাই অসম্পত্ত বোধ হইতেছে। নাথ! পিতা মাতা শ্রাতা পার ও পারবধ্ ইহারা আপন আপন কর্মের

ফল আপনারাই প্রাণ্ড হয়, কিন্তু একমার ভার্যাই ন্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সতেরাং যখন ভোমার দশ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তথন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, অন্যান্য ন্বসম্পকীরের কথা দূরে থাক, দ্বীলোক,

১২ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনিও আপনাকে উন্ধার করিতে পারে না, ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদশিশব, স্বগের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বিশুত হইয়া স্বামীর চরণছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতামাতাও উপদেশ দিয়াছেন যে, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ! তুমি যদি অদাই গহন বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকেরা যেমন পানাবশেষ সলিল লইয়া যায়, তদ্র্প তুমি অশাণকত মনে আমায় সংগী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট ক্রমন এমন কোন অপরাধই করি নাই, যে আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি গ্রিলোকের ঐশ্বর্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্চনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের স্থেও আমার স্প্রণীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত প্রসাপ্তের আমি বাহা করি, আমায় কোন কথাই কহিও না।

জাবিতনথে! আমার একাশ্তই অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যায়সকল বাস করিতেছে, প্রশেপর মধ্নগণ চারিদিক আমোদিত করিতেছে, সেই নিবিড় নিজন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা করি। যে জলাশরে কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডব কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়মপ্র্বক তথায় গিয়া অবগাহন করি। সেই বন্ধুক্ত কুল বারণবহলে প্রদেশে পিতৃগ্রের ন্যায় অক্রেশে তোমার চরণব্যল গ্রহণ সেই আজান্বতিনী হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নিজয়ে বৈজি সরোবর ও পন্বলসকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। জানি, তুমি আমাকে বন্ধি সর্খে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার কথা দ্বে থাকুক, অসংখা জেনিজন ভার লইলেও তোমার কোন আলওকা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি পৌজ কিছুতেই তোমার সংগ ছাড়িব না। তুমি কোনমতেই আমাকে প্রাম্বিধি করিতে পারিবে না। জর্ধা পাইলে বনের ফলম্ল আছে, আমি উৎকৃত্ব অলপানের নিমিত্ত তোমায় কোন কণ্টই দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইবি এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এইর্পে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও দ্বেখ কিছুই জানিতে পারিব না।

নাথ! আমি একাশ্তই তংসংক্রাশ্তমনা ও অনন্যপরারণা হইরা আছি। যদি আমার ত্যাগ করিয়া যাও, এ প্রাণ আর কিছুতেই রাখিব না। এখন আমার অনুরোধ রক্ষা কর, আমাকে সমভিব্যাহারে লইরা চল, দেখ আমারে লইলে তোমার কিছুই ভার বোধ হইবে না।

জাতীবংশ সার্গ ॥ অনন্তর ধর্মবংসল রাম মনে মনে বনবাসের দৃঃখসকল আলোচনা করিয়া সীতাকে সমভিব্যাহারে লইতে অভিলাষী হইলেন না এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে বিরত করিবার আশায়ে সান্ধনা করিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার ধর্মনিন্ঠাও আছে; এক্ষণে আমার প্রতীক্ষায় এই স্থানে থাকিয়া ধর্মাচরণ কর, তাহা হইলেই আমি স্থী হই। যাহাতে তোমার মণ্গল হইবে, আমি সেই বিবেচনা করিয়াই কহিতেছি, তুমি বনগমনের বাসনা এককালেই পরিত্যাগ কর। প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহা করিতে হয়। তথার গিরিকন্দর্বিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জন করিতেছে। উহা নির্ধারজ্লের পতনশন্দে মিশ্রিত হইয়া কর্ণক্ষর বিধির করিয়া তুলে। দুর্দান্ত হিংপ্র জন্তুসকল উন্মন্ত হইয়া নির্ভবে সর্বগ্



বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশ্ন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদীসকল নক্তকুল্ভীরসংকুল, নিতান্ত প্ৰতিকল্প মাভগেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গম্বপথে অনবরত কুরুটেরব শ্রুতিগোচর হয়, এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও ল্যুক্টিল আচ্চন হইয়া আছে, পানীয় জলও দর্বত স্লভ নহে। সমসত দিয় প্রতিনের পর রাতিতে ব্লের গলিতপত্রে শ্যা প্রস্তৃত করিয়া ক্লান্তক্ত্রে শরন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ংপতিত ফলে ক্ষ্যাশ্র্য জিরতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জ্ঞটাভার বছন, বলকল ধারণ, এর প্রেটিটাদন দেবতা পিতৃ ও অতিথিগণকে বিধিপ্রেক অর্চন করা আবৃশক্ষ বহিরে দিবাভাগে নিয়মাবলদ্বন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে প্রতিদিন কিলিটান স্নান এবং স্বহস্তে কুস্মে চয়ন করিয়া বানপ্রস্থাদিগের প্রণালী (ফুট্রসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্তব্য। তথায় বায়; সততই প্রবদ্বৈগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং স্কণ্টকবক্ষের শাখাসকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘারতর আধকার, ক্ষ্মধার উদ্রেক সর্বাক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তত্মধ্যে বিবিধাকার বহুসাংখ্য সরীসূপ আছে, তাহারা পথে সদপে ভ্রমণ করিতেছে। স্লোতের ন্যায় বরুগতি নদীগভাস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। ব্শিচক কীট এবং পতংগ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্রেশও বিশ্তর, এই কারণেই কহিতেছি, অরণ্য সংখের নহে। তথায় ক্রোখ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভায় ছইতে হইবে, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সংখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় বাইও না। বনবাস ভোমার সাজিবে না, জানকি! আমি এখন হইতেই দেখিতেছি তথায় বিপদেরই আশংকা অধিক।

একোনবিংশ সর্গ । অনশ্তর সীতা রামের নিবারণ না শ্নিরা দাংখিতমনে সঞ্জলনমনে কহিতে লাগিলেন, নাথ! তোমার দেনহ যথন আমার অগ্রসর করিয়া দিতেছে তথন এইমার বনবাসের যে-সকল দোষের উল্লেখ করিলে ঐগ্নলি আমার পক্ষে গ্লেরই হইবে। দেখ, তোমার সকলেই ভর করে; বনমধ্যে সিংহ ব্যাঘ হস্তী শর্ভ চমর গ্রয় প্রভৃতি যে-সকল বন্যজ্ব আছে তাহারা তোমাকে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ দেখে নাই, দেখিলেই পলায়ন করিবে। আমি একণে গ্রেজনের অনুমৃতি লইয়া তোমার সংগে যাইব: তোমার বিরহ সহা হইবে না, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। নাথ ! তোমার সন্মিহিত প্রাকিলে স্বেরাজ ইন্দ্রও আমান্ত পরাভব করিতে পারিবেন না। তুমি অরণো যে-সকল দঃখের কথা কহিলে, তাহা সতা; কিন্তু স্মীলোক ন্বামিবিরহে কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না; উপদেশকালে তুমিই আমাকে এইরূপ কহিয়াছ, সূত্রাং তোমার সহিত গমন করা সর্বতোভাবে আমার শ্রেয় হইতেছে। আরও পার্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শ্বনিয়াছি যে, আমার অদ্ৰুত্তে নিশ্চয় বনবাস আছে, ভদৰ্বাধ বনবাস বিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে। দৈবজ্ঞেরা যাহা সূচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ফলিবে; সময়ও উপস্থিত; একণে আমি কোনমতেই ক্লান্ড হইব না। তুমি বনুগমনে অনুমোদন কর, রাহ্মণগণের বাক্ষও যথার্থ 🛊 উক। নাথ! যে পরেষ জিতেন্দ্রিয় নহে, স্ত্রী সংগ্র থাকিলে তাহাকেই অরণ্যবাসের ক্লেশপরশ্পরা সহিতে হয়, কিন্তু তুমি নিলোভ, সতেরাং তোমার কোন আশু**ও্কাই নাই। শানিয়াছি, আমি যুখন বালিকা** ছিলাম, সেই সময় এক সাধুশীলা ভাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি তপোবলে যাহা বলিয়াছিলেন তা**হা কি** অলাকি? তোমার সহিত বনবাসে আমার অতাশ্তই প্রস্থিলাব, আমি পরের্ব এমন অনেক দিন অন্নের করিয়া তোমার নিকট ইস্ক্রিপনা করিয়াছিলাম, তুমিও সমত হও, এই কারণেই একণে তথার তোমার সারিচর্বা করা আমার একাশ্ডই প্রতিকর হইতেছে। নাথ! স্বামী স্ত্রীলেন্ত্রত পরম দেবতা, স্তরাং প্রতিভাবে তোমার অন্গমন করিলে আমি নিম্পান্তর হইলা কের কথা কি, লোকাশ্ডরেও তোমার সমাগম আমার স্থের ক্রেড হইলা উঠিবে। যে স্ত্রী দানধর্মান্সারে যাহার হদেও জলপ্রোক্ষণপূর্ব ক্রিন হইয়াছে, পরলোকে সে তাহারই হইবে,
আমি যশস্বী রাহ্মণগণের বুলি এই পবিত গ্রুতি গ্রবণ করিয়াছি। অতএব
তুমি কি কারণে সুশীলা পতিব্রতা স্বীর দরিতাকে সংশে লইতে অভিলাধ করিতেছ না। আমি তেয়ের সুখে সুখী ও তোমারই দুঃখে দুঃখী হই; আমি তোমার একাশ্ত ভক্ত ও নিতাশ্তই অনুবক্ত, দীনভাবে কহিতেছি, আমারে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। যদি তুমি এই দুঃখিনীকে না লইয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চযই বিষপান, অণ্নি বা স্লিলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

জানকী বনগমনের নিমিত্ত এইর্প বহ্প্রকার কহিলেও রাম কোনমতেই সমত হইলেন না। তখন সীতা প্রিয়তমকে একাণ্ড অসম্মত দেখিয়া অতিশয় দ্বংখিত ও চিণ্ডিত হইলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃম্থল স্থাবিত হইয়া গেল। তংকালে রামও তাঁহাকে বনবাসর্প অধ্যবসায় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত সাম্থনা করিতে লাগিলেন।

রিংশ সর্গা। অনন্তর উৎকণিঠতা সীতা প্রীতিভরে অভিমান সহকারে মহাবীর রামকে উপহাসপ্রক কহিলেন, নাম! আমার পিতা বদি তোমাকে আকারে প্রেষ ও ন্বভাবে স্থালোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হন্তে কখনই আমার সম্প্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়া খাকে যে, রামেব যের্প তেজ প্রথম স্থের্ব সে-প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে ব্থা প্রলাপ হইয়া উঠিবে। তুমি কি কারণে বিষয় হইয়াছ, কিসেরই বা এত আশংকা যে

অনন্যপরায়ণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া ষাইতে প্রস্তৃত হইতেছ? তুমি আমাকে দ্যুমংসেন-তনয় সত্যবানের সহর্যার্মণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবতিনী জানিবে। আমি কুলকলজ্বিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন অন্যপ্রেষকে কখন মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব। তুমি আমাকে অনন্যপূর্বা জানিয়াই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, বহুদিন হইল, আমি তোমার আলয়ে অবস্থান করিতেছি, এক্ষণে জায়াজীবের ন্যায় আমাকে কি অন্য প্রেষের হস্তে সমর্পণ করা তোমার শ্রেয় হইতেছে?

নাথ! সতত বাহার হিতাভিলায় করিছে, বাহার নিমিন্ত রাজালাভে বন্তিত হইলে তুমিই সেই ভরতের বশবতাঁ হইরা খাক, আমাকে তদিবমরে কিছ্তে সম্মত করিছে। পারিবে লা। ভ্রোভ্রেঃ কহিতেছি, আমি তোমার সমভিবাহারে গমল করিছে। তোমার সহিত তপদ্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গই হউক, কোনটিভে সংকৃতিত নহি। আমি যখন তোমার পশ্চাং পশ্চাং ঘাইব, বিহার-শহ্যার ন্যার পথমধ্যে কোনর প ক্লান্ত অনুভব করিব না। কুশ কাশ শর ও ইবীকা প্রভৃতি বে-সকল কণ্টকবৃক্ষ আছে, আমি ভাহা ভ্রেল ও ম্গাচমের ন্যার স্থাক্শর্শ বোধ করিব। প্রবন্ধ বার্রার আছের করিবে, তাহা অত্যন্তম চন্দনের ন্যার জাল করিব। আরি রখন বনমধ্যে তৃণ্যামল ভ্রেমিশ্রার শহন করিরা থাকিব, পর্যাভের করিব। আর্থি রখন বনমধ্যে তৃণ্যামল ভ্রেমিশ্রার শরন করিরা থাকিব, পর্যাভের করিব। আর্থি রখন বনমধ্যে তৃণ্যামল ভ্রেমিশ্রার দিবে, আমি অন্তের ন্যার ভাল করিব। আর্থি রখন বনমধ্যে তৃণ্যামল ভ্রেমিশ্রার শরন করিরা থাকিব, পর্যাভের রিক্তেশ্র তির্বিত্ব তির্বিত্ব করিব। বসন্তানি ধাতুর ফলপ্রণ ভোগ করিরা বার্মিশ্র করিব। এই সমহত ভাগে করিরা বান্তমে থাকিব বালরা তোমার কিছ রার্মিশ্রে দিব না। এই কারণেই কহিতেছি, তুমি আমাকে সমভিবাহারের কর্মান্তন। তোমার সহবাস স্বর্গ, বিক্রেম্বই নরক, এইটি তোমার হ্দরশ্যম হউক। ভ্রিক কি, আমি বনবানে কিছ্ই দোব দেখিতেছি না, বাদি তুমি আমার না লইরা যাও, আমি বিব পান করিব, কোনমতেই বিপক্ষ ভরতের বশ্বতিনী হইরা এই প্রানে থাকিব না। নাথ! তুমি বনে গমন করিলে তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা আমার স্ক্রিটন হইবে। চতুর্দশ বংসরের কথা দ্বের থাকুক, আমি মূহ্তেকের নিমিত্তর তোমার শোক স্বরণ করিতে প্রারিব না।

জনকনন্দিনী বিষান্ত-বাণ-বিশ্ব করিণীর নায়ে, রামের প্রতিষেধবাকো একাশ্ত আহত হইয়াছিলেন। তিনি সন্তশতমনে কর্ণবচনে এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রিয়তমকে গাঢ়তর আলিক্সনপর্বেক মৃত্তকটে রোদন করিতে লাগিলেন। অরণি কান্ট যেমন অন্দি উদ্পার করিয়া থাকে, সেইর্প তাঁহার নেয় হইতে বহ্কালসন্থিত অল্লা উদ্পাত হইল; কমলদল হইতে যেমন নীর্বিন্দ্ম নিঃস্ত হয়, তদ্রপ ঐ সময় স্কটিক্ষবল জলধারা দ্রদ্রিতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রবল শোকানলে সেই বিশাললোচনার প্রতিন্দ্ম-সন্দের বদনমণ্ডল বৃত্তছিয় প্রক্ষের ন্যায় একাশ্ত দ্লান হইয়া গেল্।

তখন রাম জ্বানকীকে দুঃখণোকে বিচেতনপ্রার দেখিয়া কণ্ঠালিগান ও আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, দেবি! তোমার ফ্রগা দিয়া আমি স্বর্গও প্রার্থনা করি না। স্বরুদ্ধ বুদ্ধার ন্যার আমার কুর্যাপি ভর সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রকৃত অভিপ্রার কি, আমি তাহা জ্বানিতাম না, তোমাকে রক্ষা করিতে

আমার সামর্থ্য থাকিলেও কেবল এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই। একণে ব্ৰিংলাম, ভূমি আমার সহিত বনগমনে সমাক্ প্ৰস্তুত হইয়ছ, স্তরাং আত্মন্তর যেমন দয়া ত্যাগ করিতে পারেন না, সেইর্প আমিও তোমায় ত্যাগ क्रिया गाँठेरा भारत ना। भूरत जानाजभवायन वास्त्रिश्चन अन्तीक हरेया এই বানপ্রন্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি ভাহাই করিব: তুমি স্যান্সারিণী স্বর্চলার ন্যায় আমার অনুগমন কর। পিতা সত্যপাশে কথ হইরা যথন আমায় আদেশ করিতেছেন, তখন আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। জানকি! পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পত্রের পরম ধর্ম; আমি তাহা লঞ্চন করিয়া জীবন ধারণ করিতে চাহি না। দৈব অপ্রতাক্ষ, ধাান ধারণাদি সাধন দ্বরো তাঁহার আরাধনা করিভে হয়, কিন্তু পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া দৈবের শরণাপম হওয়া প্রেয়স্কর নহে, এই কারণে পিস্থতাজ্ঞায় উপেক্ষা ও দৈবের মুখাপেক্ষা করিয়া এই স্থানে বাস করা উচিড বোধ করি না। পিতার উপাসনা করিলে চিলোকের উপাসনা করা হয় এবং ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলম্প হইরা থাকে, এই জীবলোকে ইহা অপেক্ষা পবির বিষয় আর কিছুই নাই; এই কারণেই আমি পিতার আদেশ পালনে বছবান হট্য়াছি। দেখ, পিত্সেবার ন্যার সত্য দার সুস ও ভ্রিদক্ষিণ যঞ্জ পরলোকে হিতকর হয় না। পিতার চিত্তবৃত্তি ক্ষ্মিনীত করিলে স্বর্গ ধন ধান্য বিদ্যা পূরু ও সংখ সংলভ হইয়া থাকে। যে স্কৃতি মহাস্থা মাতাপিতার শরণাগত বিদ্যা সূত্র ও সূত্র সূত্রত হহরা আকে। বে স্থাতে মহাস্থা মাত্যাসতার শরণাগত হন, তাহাদিগের দেবলোক গণ্ধর লোক রেজনোক ব্রহ্মলোক ও অন্যানা উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। স্তরাং সত্যপরায়গুর্ত্বাতা বেরপে অন্দেশ করিতেছেন, আমি তাহাই করিব, ইহাই আমার ইথাও বর্ম। জ্ঞানকি! তোমার দশ্ভকারণ্য গমনে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি হখন তান্ববেয়ে দৃঢ় সংকলপ করিয়াছ, তখন অবশাই সংশ্যে লাইক্ ক্মি হামি কহিতেছি, বাহা আমার ধর্ম, তুমিও তাসোধনে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়ে! তুমি যেরপে সিন্ধান্ত করিয়াছ, তাহা স্বাংশে উত্তম এবং আমাদের বংশেরও অন্তর্প হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপয্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকৈ রন্ধ এবং ভক্ষণার্থী ভিক্ষ্কিদিগকে ভোজা প্রদান কর। মহাম্ল্য অল•কার উংকৃষ্ট কন্দ্র ক্রীড়াসাধন রমণীর উপকরণ শব্যা যান এবং আমার ও তোমার অন্যান্য যা-কিছ, আছে, বিপ্রগণকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমাদয়ই ভাতাগণকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এথনই প্রস্তৃত হও।

তথন জানকী বনগমনে রামের সম্মতি পাইরা অবিলম্বে হৃষ্টমনে সমস্ত দান করিতে লাগিলেন।

একরিংশ সর্গা। মহাবার লক্ষ্যণ রামের অগ্রেই তথার আগমন করিরাছিলেন, তিনি উভরের এইর প কথোপকখন শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রামের বিরহদঃখ সহিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণপূর্বক কহিলেন, আর্য! মৃগমাত গসতকুল অরগো যদি একাল্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধন্ধারণপূর্বক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। যে স্থান পত্তগ ও মৃগক্ষের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্নিত হইতেছে, সেই রমণীর প্রদেশে আপনি আমার সহিত বিচরণ করিবেন। আপনাকে ছাড়িয়া আমি

উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, গ্রিলোকের ঐশ্বর্য ও প্রার্থনা করি না।
তখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে একান্ত সমূৎসূক দেখিয়া সান্ধনাবাকো
বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিরদ্ত হইলেন না, কৃতাঞ্জলিপ্টে প্নেরায় কহিলেন, আর্ব! প্রেব আপনি আমাকে আপনারই অন্সরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন? বলান, এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইল।

অনশ্বর রাম স্থীর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! তুমি ধর্ম পরায়ণ শাশ্তম্বভাব ও সংপথাবলম্বী। আমি ভোমায় প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি এবং তুমি আমার বণা ও সথা। আজ তুমিও যদি আমার সহিত বনে যাও, তবে যণাম্বনী কোশলা ও স্ম্মিশ্রাকে কে প্রতিপালন করিবে? বিনি কামনা প্রেণ করিবেন, সেই মহীপাল কামের বশবর্তা হইয়া কৈকেয়ী-সংক্রান্ত অন্রাণে আসম্ভ হইয়াছেন। কৈকেয়ী রাজ্য হস্তগত করিলে দ্য়েখিত সপদ্মীদিশের যন্ত্রণার আর পরিশেষ রাখিকেন না; ভরতও রাজপদে প্রতিন্ঠিত হইয়া মাতারই পক্ষ হইবেন, কোশলা ও স্মিশ্রাকে সমরণও করিবেন না। এই কারণেই কহিতেছি তুমি নিজে বা রাজ্যর অন্ত্রহে যের্পেই পার, এই স্থানে থাকিয়া উহাদিগকে ভরণপোষণ কর। এইর্প অন্তানে আমার প্রতি তোমার যথকে ই ভার প্রদর্শিত হইবে। বংস! গ্রেলাকের সেবা করিলে সবিশেষ ধর্ম কি হইয়া থাকে; অতএব তুমি আমার জন্য আমার জননার ভার গ্রহণ করিপ সাম্থী হইজে পারিবেন না।

আমার জন্য আমার জননীর ভার গ্রহণ কর্ম থাকে; অতএব তুমি আমার জন্য আমার জননীর ভার গ্রহণ কর্ম থালি আমরা সকলেই তাঁহাকে তাঁগা করিয়া যাই, তাহা হইলে তিনি করির পে স্মুখী হইতে পারিবেন না। লক্ষ্মণ রামের এইর, প বাকা করিবেশ কিনীতভাবে কহিলেন, বীর! ভরত আপনারই প্রতাপে ভীত প্রতিপ্রতির ইয়া আর্ষা কৌশল্যা ও স্থামিশ্রকে প্রতিপালন করিবে, যদি সে রাজ্য হৈতগত করিয়া কুপর্যগামী হয়, দ্রাভিনিধক্রমে ও গর্বপ্রভাবে যদি ই'হার্কিকের রক্ষণাবেক্ষণে যয় না করে, তাহা হইলে সেই দ্রাশাম রুরকে নিঃসংশরের সংহার করিব: হিলোকের সমসত ব্যাল্প তাহার পক্ষ হইলেও আমি সকলকেই বিনাশ করিব। আর দেখনে, যিনি উপজীবাদিশকে বহুসংখ্য গ্রাম প্রদান করিয়াছেন, সেই দেবী কৌশল্যা আম্যাদিগের ন্যায় সহস্ত্র লোকের ভরণপোষণ করিতে পারেন; স্ত্রাং তিনি নিজের ও আমার মাতা স্থামিশ্র করিবের নিমিত্ত যে লালায়িত হইবেন, ইহা কিছুতেই সক্ষব হয় না। অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার অনুসরণে অনুমতি প্রদান কর্ন, এই কার্যে বিধর্ম কিছুই নাই; প্রত্যুত ইহাতে আপনার স্বার্থ সিন্ধি হইবে এবং আমাত্র কৃতার্থ হইব। আর্য! আমি খনিশ্র প্রেতিদন তাপসসপ্রের আহারোপ্রাণার কন্যকল আনিরা দিব। আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরিশ্বপো বিহাব করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনকার সকল কমই আমি সাধন করিবে।

রাম লক্ষ্যপের এই বাক্যে সবিশেষ প্রতি হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তবে তুমি আত্মীয়-শ্বজনের অনুমতি লইয়া আমার সপ্রে আইস। মহাত্মা বর্ণ রাজিষি জনকের মহাযজে ভীষণদর্শনি দিবা শরাসন দুর্ভেদ্য বর্ম ত্বিণ অক্ষয় শর এবং স্থের ন্যায় নিমলি কনকর্যচিত খল্প এই সকল অন্ত্র দ ই প্রম্প প্রদান করিয়াছিলেন। যৌতুকন্বর্প সকলই আমাদিগের ইস্তগত হইয়াছে। আমি আচার্যের গ্রে আচার্যকে প্রে করিয়া তৎসমুদ্র রাখিয়া আম্রাছি। এক্ষণে

তুমি ঐগ্রলি লইয়া শীঘ্রই আগমন কর।

অনশ্তর মহাবীর লক্ষ্মণ বনবাসে দ্চুসঙ্কলপ হইয়া স্বজনবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তংপরে গ্রহ্গৃহে গমন এবং আর্চিত মালাসমলঙকৃত অস্থ্রহণপূর্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তন্দর্শনে রাম বংপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমার ব্যক্তিত সময়েই তুমি আসিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি তপস্বী ও বিপ্রাদিশকে বিতরপ করিব। স্দৃঢ় গ্রহ্ভিভিপরায়ণ অনেক ত্রাহ্মণ আমার আগ্রয়ে রহিয়াছেন। তাঁহাদিশকে ও অন্যান্য পোষাবর্গকে অর্থ দান করিতে হইবে। তুমি বিশিষ্ঠতনয় আর্য স্বত্তকে শীঘ্র আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে ও অপরাপর ত্রাহ্মণগণণকে সম্বিত অর্চনা করিয়া অরণ্যযাতা করিব।

ছারিংশ সর্গা । তথন স্নিরাতনর লক্ষ্মণ রামের এই হিতজনক আদেশ শিরোধার্থ করিয়া স্বজ্ঞের আয়তনে গমন করিলেন এবং অপনহোর গ্রে তাঁহাকে অধ্যাসীন দেখিয়া অভিবাদনপ্র্বাক কহিলেন, সথে! আর্যা রাম্ম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবেন, অতএব তৃমি একবার শীল্ল ভ্রিয়া আলমে আইস।

দোখনা আভবাদনপ্রেক কাহলেন, সংখা আবা রাম রাজা পারত্যাগ কার্মা বনে গমন করিবেন, অতএব তুমি একবার শীল্ল তাইনে আলারে আইস।
অনন্তর বেদবিদ্ স্যুক্ত মধ্যাহসন্ধ্যা সমাপ্র জীর্মা লক্ষ্যণের সহিত রামের রমণীয় সন্পদপ্রণ নিকেতনে সম্পদ্পিত ইইলেন। সেই হৃতহৃতাশনের ন্যায় প্রদীশত ঋষিকুমার তথায় উপন্থিত ইইলামার রাম কৃত্যঞ্জলিপ্টে সীতার সহিত গালোখানপ্রেক তাইার অভ্যঞ্জী করিলেন এবং তাইাকে উৎকৃত্য অণগদ, কৃত্তল, ন্বর্ণস্ত্রগ্রিত মাজাহার ক্রের, বলার ও নানাবিধ রর প্রদান করিয়া সাতার অভিপ্রায়ক্তমে কহিলেন বিশ্বে! তুমি তোমার ভার্যাকে গিরা এই হার ও কণ্ঠমালা দেও; আমার ক্রেটিইচেন। এবং উৎকৃত্য আশ্তরণের সহিত নানারম্বর্ণচিত পর্যত্ব প্রদান করিলেন। আমি মাত্লের নিকট শর্পার নামে বে হনতী প্রাশ্ত হইয়াছি, এক্ষণে নিক্ত-সহন্ত দক্ষিণার সহিত তাহাও তোমাকে অপণি করিলাম।

খবিতনয় স্যজ্ঞ ধনরত্বসম্পর প্রতিগ্রহ করিয়া হ্পুমনে তাঁহাদিগকে আশাবিদি করিলেন। তথন ব্রহ্মা যেমন ইন্দুকে তদ্রূপ রাম প্রিয়ংবদ লক্ষ্মণকে কৃহলেন, লক্ষ্মণ। তৃমি অতঃপর মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিরকে আহ্নেন এবং অর্চনা সহকারে গোসহস্র, স্বর্ণ, রক্তত ও মহাম্ল্যে রক্ত প্রদান করিয়া পরিতৃত্ব কর। যিনি দেবা কোশল্যাকে প্রতিনিয়ত আশাবিদে করিতে আইসেন, সেই তৈত্তিরীয় শাখার অংগপক, প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণকে পরিতোষপ্রক কোষের বন্ধ, বান ও পরিচারিকা প্রদান কর। আর্ব চিত্ররথ অ্যাদিগের মন্ত্রী ও সার্রাথ, তিনি অত্যন্তই বৃত্থ হইয়াছেন, তাঁহাকে বহুম্লা বন্ধ, রক্ত, পশ্র ও সহস্র গো দান কর। আমার আশ্রের কঠ-শাখাধ্যায়ী দল্ডধারী বহুসংখ্য ব্রহ্মচারী আছেন। তাঁহারা বেদান্শীলনে সভতই ব্যাপ্ত থাকেন বলিয়া কোন কার্যই করিতে পারেন না। স্ক্রাণ্ট্র খাদ্যে তাঁহাদের যথেক্ট প্রয়াস আছে, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্তই অলস। তুমি সেই সমন্ত সাধ্যমত মহাত্মাদিগকে রক্তভারপূর্ণ অশীতি উত্তর সহস্র বলীবর্ণ চলক মন্ত্র্যা এবং দ্যি-দ্রুপের নিমিত্র বহুসংখ্য ধেন্ব প্রদান কর। আমার জননীর নিকটেও ঐর্প অনেক ব্রহ্মণ আসের ঘাকেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র নিশ্ব দেও। এবং ধাহাতে মাতার মনস্কৃতি জন্মে, সেই পরিমাণে

উ'হাদিগকে দক্ষিণা দান কর।

তখন লক্ষ্যণ রামের নিদেশান্সারে ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় বিপ্রগণকে ধনদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভ্তেরো তাঁহাদের বনগমনের এইর প উদ্যোগ দেখিয়া দৃঃখিত মনে রোদন করিতেছিল। রাম তাহাদিগকে জাঁবিকার উপযোগী অর্থ প্রদান করিয়া কহিলেন, দেখ, যতদিন না আমি প্রত্যাগমন করি, তাবং তোমরা আমার ও লক্ষ্যণের প্রত্যেক গ্রে কমান্বয়ে বাস করিবে। রাম অন্তর্রাদগকে এইর প অনুমতি দিয়া ধনাধাক্ষকে ধন আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র পরিচারকেরা ধন আনিয়া ভথায় সত্পাক্ষের করিল। রাম লক্ষ্যণের সহিত দীনদ্ঃখা আবালব্দ্ধ সকলকেই অকাতরে তাহা বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ঐ প্রদেশে হিজ্ঞট নামে গর্গ-গোর-সম্ভূত পিশালকলেবর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ফাল কুন্দাল ও লাগাল ন্বারা বনমধ্যে ভ্রিম খনন করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। হিজ্ঞটের পদ্দী তর্পী, দারিদ্রাদ্বংথে যংপরোনাহিত কণ্ট পাইতেছিলেন। রাম ধন দান করিতেছেন এই সংবাদ পাইবামার তিনি শিশ্ম সম্ভান সপ্যে লইয়া রাজাণকে গিরা কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে ফাল কুন্দাল পরিত্যাগ করিয়া আমি ধাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আজ রাজকুমার রাম ধনে যাইবেন, এই উন্দেশে তিনি দান দ্বেখাদিগকে ধন দান করিতেছেন। তুমি বদি এই সময় তাঁহার সাক্ষিত সাক্ষাং করিতে পার, তোমার অবশাই কিঞ্চিং লাভ হইবে।

অনশতর ভ্গন্ ও অণিগরার নাম্ন তেজঃপ্রকালেবর মহান্ধা গ্রিজট এক ছিল্ল শাটী ন্বারা সর্বাণ্গ আছোদেশের ক ভাষার সহিত রামের আবাসাভিন্ন্থ বারা করিলেন এবং অনিবাস প্রদিন রাজভবনে প্রবেশপন্ত রামের সালহিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার বিশিন আনকগালি সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, ছাম খনন করিয়াই আমার কি দিনপার্ত করিতে হয়, অতএব ত্মি আমার প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর। তখন রাম বিপ্রকে পরিহাসপর্ত করিছেনন, দেখ, আমার অসংখ্য খেন, আছে, কিন্তু তন্মখ্যে এক সহস্তও বিতরণ করা হয় নাই। একাল ত্মি যতদার এই দেও নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদার যে পরিমাণে খেন, থাকিবে সম্দর্মই তোমার। তখন রাক্ষণ সন্ধর কটিতটে শাটী বেন্টনপ্রকি দশতকাপ্ট ঘালিত করিয়া প্রাণপণে নিক্ষেপ করিলেন। দণ্ড নিক্ষিণ্ড হইবামার মহাবেগে সরযার পরপারবর্তী ব্রভবহাল গোণ্ডে গিয়া পতিত হইল।

তদর্শনে বর্মপরায়ণ রাম নদীর অপর পার পর্যন্ত বত ধেন, ছিল সম্দর্মই বিজ্ঞটের আশ্রমে প্রেরণপূর্বক তাঁহাকে আলিখনন ও সাল্যনা করিয়া কহিলেন, রহান ! আমি তোমায় পরিহাস করিতেছিলাম, এই বিষয়ে তুমি কিছুমায় জাধ করিও না। দরে দন্তনিক্ষেপদান্ত তোমার আছে কিনা, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমি তোমায় ঐর্প কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার আর যদি কোন অভিলাষ থাকে প্রকাশ কর। সতাই কহিতেছি, তুমি ইহাতে কিছুমায় সঞ্চোচ করিও না। আমায় ষা কিছু ধনসম্পত্তি আছে, সম্দয়ই বিপ্রবর্গের স্বার্থাসিন্ধির নিমিত্ত নিয়োগ করিতে প্রস্তৃত আছি। ধর্মান্সারে সণ্ডিত এই সমস্ত অর্থা তোমাদিগকে দান করিলে অবশ্যই সাথ্যক হইবে।

তখন বিজ্ঞ হৃষ্টমনে বহু,সংখ্য ধেন, প্রতিগ্রহ করিয়া যশ, বল, প্রীতি ও সূত্র বৃদ্ধির নিমিন্ত রামকে আশীর্বাদপূর্বক ভাষার সহিত প্রস্থান করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে প্রবলপৌর্ষ রাম বান্ধবগণের নির্বাচনে প্রবৃতিতি হইয়া ধর্মবিলোপাজিতি অর্থ রাহ্মণ ভূতা স্হৃৎ এবং ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র সকলকেই আদর সহকারে দান করিতে লাগিলেন।

**রয়ন্তিংশ সগ**া৷ এইরুপে রাম ও লক্ষ্মণ সমূদর ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাং করিবার আশরে সীতা সমভিব্যাহারে তথা হইতে নিজ্ঞান্ত হুইলেন। সীতা শ্বহন্তে বে-সমুস্ত অস্ত্র মালাচন্দ্রে অলংকত করিয়াছেন, দুইটি পরিচারিকা তৎসম্পর গ্রহণপ্রেক তাঁহাদের সপ্যে চলিল । রাজপথ লোকাকীণ, তথার গমনাগমন করা নিভাশ্তই স্কেঠিন, এই কারণে তৎকালে সকলে প্রাসাদ হর্ম্য ও বিমানশিখরে জারোহণপূর্বক দীননয়নে রামকে অবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা রামকে সাঁতা ও লক্ষ্যণের সহিত পদরজে যাইতে দেখিয়া দঃখিত হাদয়ে কহিতে লাগিলেন, হা! যাঁহার গমনকালে চত্রপা বল সপো যাইত, আল্লা সেই রাম একাকী, কেবল লক্ষ্যণ ও জানকী তাঁহার অম্যুসরণ করিতেছেন। রাম ঐশ্বর্য সূখে ও ভোগবিলাসের সম্পূর্ণ আম্বাদন পাইয়াছেন. তথাচ ধর্মগোরব নিক্ধন পিতার কথা অন্যথা ক্রিট্রে পারিলেন না। যাঁহাকে তথাচ বম গোরব ানবংধন পিতার কথা অন্যথা করেছে পারিলেন না। যাঁহাকে প্রের অন্তর্গক্ষিচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় নাই আজ সেই সাঁতাকে পথের লোকসকল অবলোকন করিতেছে। অরণ্যে রাক্রের উত্তাপ বর্ষার জলধারা ও দ্রেন্ত শতি শত্তিই ই'হার এই রন্তচন্দ্রক্তিত অংগ বিবর্গ করিয়া ফেলিবে। আজ রাজা দশরথ নিশ্চয়ই পিশাচগ্রস্ত হয়াছেন, নতুবা তিনি কখনই রামকে বনবাস দিতেন না, বলিতে কি, ক্রেন্ত্রপ প্রির প্রেকে নির্বাসিত করা তাঁহার একান্তই অন্যায় হইল। যাঁহার নির্বাহ প্রিরে প্থিবীন্ধ সমন্ত লোক মোহিত হইরা আছে, তাঁহার কথা দ্রের প্রেরে ব্যাহার নির্বাহ বাজক্রার রামের করিছে বাজক্রার রামের করিছে বাজক্রার রামের এই স্বাহি করে বিভাগের আহে বাজক্রার রামের এই স্বাহি করে বিভাগের আহে বাহার প্রাহার করিছে বাজক্রার রামের এই স্বাহি করে বিভাগের আহে বাহার প্রাহার বিভাগের বাজক্রার রামের এই স্বাহি করে বিভাগের সাম্বাহ বাজক্রার রামের এই স্বাহি করে বিভাগের সাম্বাহ্ন করেছে ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, রাজকুমার রামের এই ছরটি গগে বিদামান আছে, প্রচণ্ড রোদ্রের উত্তাপে সরোবরের জলশোষ হইলে মংস্যাদি জলঞ্চতু যেমন আকুল হইয়া খাকে, তদ্রপ প্রজারা ই'হার বিরহে যারপরনাই আকুল হইবে। এই ধর্মাশীল মহাত্মা সকল মন,ষ্যেরই মূল; অন্যান্য সকলে ই'হার শাখা পলেব প্রত্পে ও ফল। স্বতরাং মূলের উচ্ছেদ হইলে ফলপ্রপপ্রণ বৃক্ষ যেমন বিন্তু হইয়া থাকে, সেইর প ই'হার বিপদে সকলকেই বিপদম্প হইতে হইবে। অতএব আইস, আমরা গৃহ উদ্যান ও ক্ষেত্রসকল পরিত্যাগপূর্বক দঃখের দঃখী ও সংখের সংখী হইরা ই'হারই অন্সরণ করি। ইনি যে পথে যাইবেন, আমরা লক্ষ্মণের ন্যায় ভার্যা ও স্হৃদ্গণের সহিত তাহাই আশ্রয় করি। অতঃপর গৃহদেবতারা আমাদিগের এই বাস্তৃভ্মিতে আর অবস্থিতি করিবেন না। যাগ যজ্ঞ হোম জপ মদ্র ও বলি বিল্বুণ্ড হইয়া যাইবে। বে-সকল ধন ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে তাহা উষ্ণুত এবং ধেন্ ও ধান্য অপাহ্ত হইবে। গ্রেহর সর্বাস্থল ধ্লি-ধ্সের এবং প্রাণগ্র নিতাস্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। মুৎপাত্রসকল চূর্ণ এবং ভিত্তিসকল বিস্লব-কালের ন্যায় ভুগ্ন হইয়া যাইবে। মুষিকেরা গর্ড হইতে নিগতি হইয়া নির্ভায়ে বিচরণ করিবে। রন্ধনের ধ্ম উদ্গত হইবে না, জলের সম্পর্কও থাকিবে না। আমরা আবাসভ্মি ত্যাগ করিয়া চলিলাম, কৈকেয়ী আসিয়া স্বচ্ছদের অধিকার কর্ন। অতঃপর রাম যে বন দিয়া যাইবেন, তাহা নগর হউক, এবং আমাদের

পরিতান্ত নগরও অরণ্য হউক। ভ্জেণ্যেরা আমাদিগের ভরে ভীত হইয়া বিবর, মৃগপক্ষিণ্য গিরিশৃত্য এবং মাতত্য ও সিংহসকল বন পরিত্যাগ কর্ক। আমরা যাহা অতিক্রম করিয়া যাইব, উহাদিগকে সেই প্রদেশ অধিকার এবং খে স্থানে তৃণ মাংস ফল মূল স্লভ দেখিব উহাদিগকে তাহা পরিহার করিছে হইবে। আমরা রামের সহিত বনে গিয়া পরম সূথে বাস করিব, এক্ষণে কৈকেয়ী পুত্র ও মিত্তর্গের সহিত নিবিধ্যা এই দেশ শাসন কর্ন।

রাম তংকালে অনেকের মূখে এইপ্রকার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিছুমান্ত ক্ষুখ হইলেন না। তিনি মন্ত মাতগেগর ন্যায় মৃদ্যুশদগমনে কৈলাস-গিরিশৃগ্রা-সদ্শ পিতৃভবনে ষাইতে লাগিলেন। স্বারে বিনীত বীরপরের্যেরা প্রহরীর কার্য সম্পাদন করিতেছিল, তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া অদ্রে দেখিতে পাইলেন স্মুশ্র হন-বিষাদে আবৃত হইরা আছেন। তাদ্ধনি তিনি স্বরং বিমর্য না হইরা ফ্রেলারবিদ্দ বদনে গ্যান করিতে লাগিলেন।



চতুলিংশ সর্গ । অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন খনশ্যাম রাম স্মন্তকে আহ্বানপ্রেক কহিলেন, স্ত! তুমি গিয়া পিতার নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান
কর। তখন স্মন্ত অবিলন্তে রাজা দশরথের নিকট গমন করিলেন, দেখিলেন,
তিনি রাহ্গুল্ত দিবাকরের ন্যায়, ভশ্মাছ্রে অনলের ন্যায়, সলিলশ্না তড়াগের ন্যায় সন্তাপে একান্ত কল্মিত হইয়া, দীর্ঘনিঃখ্বাস
পরিত্যাগপ্রেক রামের উদ্দেশে শোক করিতেছেন। সার্রিথ স্মন্ত তাহায়
সমিহিত হইয়া জয়াশীর্বদে প্রয়োগপ্রেক ভয়সন্তিন মনে ম্ন্মন্দ বচনে
কহিলেন, মহারাজ! করজালমন্ডিত স্বেরি ন্যায় বিবিধ গ্ণালত্কত রাম
রাজাণ ও অনুজীবিগণকে ধন দান ও স্হ্দ্বর্গকে আমন্তান করিয়া আপনার
সহিত সাক্ষাং করিবার আশরে দ্বারে দ্ভারমান আছেন। তিনি শীয়ই বনে
যাইবেন, আপনার আদেশ হয় ত এখনই প্রশে করিতে পারেন।

তখন সম্দ্রসদৃশ গশ্ভীর আকাশের ন্যায় নির্মাল ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী দশর্থ স্মশ্রকে কহিলেন, স্মান্ত! এই আলয়ে আমার যতগর্লি পত্নী আছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাদিগকে আনরন কর। আমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া য়মকে দশন করিব।

অনণ্ডর স্মণ্ড রাজাজ্ঞাপ্রাণ্ড হইবামাত্র দ্রুতবেগে অস্তঃপর্রে প্রবেশ করিয়া রাজপদ্নীদিগকে কহিলেন, মহীপাল আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন,

আপনারা শীঘ্রই তাঁহার নিকট আগমন কর্ন। তখন তিনশত পঞ্চাশং রাজপদ্ধী স্মান্তের ম্থে রাজা দশরখের এইর্প আদেশ পাইয়া রামজননী কৌশল্যাকে পরিবেন্টনপূর্বক তথার উপস্থিত হইজেন। তন্দর্শনে দশরখ স্মশ্যকে কহিলেন, স্ত! তুমি অতঃপর রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। স্মশ্যও তংক্ষণাং নিজ্ঞান্ত হইয়া রাম লক্ষ্যণ ও সীতাকে লইয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন।

তখন দশরথ দ্র হইতে রামকে কৃতাঞ্জলিপটে আগমন করিতে দেখিয়া দৃঃখিত মনে শীয় আসন পরিত্যাগপ্রেক তাঁহাকে আলিশ্যন করিবার নিমিন্ত ধাবমান হইলেন এবং তাহার সমিহিত না হইতেই ভ্তলে ম্ছিতি হইয়া পড়িলেন। তিনি ম্ছিতি হইলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিন্ত ধাবমান হইলেন। সভাস্থলে সহসা বহুসংখ্য স্ত্রীলোক 'হা রাম' বলিয়া ফ্রন্সন করিয়া উঠিলেন। মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে অনবরত করাঘাত করিতে লাগিলেন; ভ্রণের শব্দ হইতে লাগিলে। তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বাণ্পাকুললোচনে বিচেতন রাজাকে গ্রহণপূর্বক পর্যাপ্কে উপরেশন করিলেন।

অনশ্তর দশরথ ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিলে রাম কৃতাঞ্চলিপ্টে কহিলেন, নরনাথ! আমি একণে দশ্ডকারণ্যে গমন ক্রিব ; আপনি আমাদিগের সকলেরই অধাশ্বর, আমি আপনাকে সম্ভাবণ ক্রিটিটাছ, আপনি সৌমাদ্যিতে দশনি কর্ম। আমি, লক্ষ্যণ ও সীভাকে প্রকৃত হেতুপ্রদর্শনিপ্রেক নিবারণ করিরাছি; কিন্তু ইহারা বারণ করিয়াছেন। অভএব এক্ষণে প্রজাপটে ওক্সা বেমন প্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করিয়াছিলেন আপনি ব্যক্তিসক হইয়া সেইর্পে আমাদের সকলকেই বনগমনে আদেশ কর্ন।

বনসমনে আপেশ কর্ন।
রাজা দশরথ রামের ক্রিকার বাকা প্রবণ এবং তাঁহাকে নিরাক্ষণপূর্বক কহিলেন, বংস! আমি ক্রেকেরীকে বরদান করিয়া বারপরনাই মৃশ্ধ হইয়াছি, অতএব অদ্য তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া শ্বয়ংই অবোধাা রাজ্য গ্রহণ কর। ধার্মিক রাম পিতার এই কথা শ্নিরা কৃতাঞ্জালপ্টে কহিলেন, পিতঃ। আপনি অতঃপর সহদ্র বংসর আয়ালাভ করিয়া প্থিবী শাসন কর্ন। রাজ্যে আমার কিছুমার স্পৃহা নাই, আমি চতুদশি বংসর অরণাপর্যটন এবং আপনারই প্রতিজ্ঞা প্রণপ্র্বিক পশ্চাং আসিয়া আপনাকে অভিবাদন করিব।

ইত্যবসরে কৈকেয়ী রামের এই বাক্যে অনুমোদন করিবার নিমিত্ত অন্তরাল হইতে রাজা দশর্থকে সঙ্কেত করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে দশর্থ জলধারাকুললোচনে কাতর বচনে কহিলেন, বংস! তুমি ইহলোক ও পরলোকে অভ্যুদর-কামনায় নিভাবিনায় গমন কর: তোমার স্থ ও শান্তি লাভ হউক, চতুর্দাশ বংসর পূর্ণ হইলেই পূনরায় প্রত্যাগমন করিও। বংস! তুমি সত্যপরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠা, তোমার মতবৈপরীত্য-সম্পাদন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে অন্রোধ করি, তুমি আমার ও তোমার জননীর ম্থাপেক্ষা করিয়া আজিকার এই রজনী এই স্থানে অবস্থান কর। আমি আজ তোমাকে নয়নে নয়নে রক্ষা করিয়া তোমার সহিত পানাহার করিব। তুমি সকলপ্রকার ভোগ্যপদার্থে তৃশ্তিলাভ করিয়া কলা প্রভাতে যাত্রা করিবে। বলিতে কি, তুমি আত দ্বুকর কার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং আমারই লোকান্তর স্কুথের নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা ম্বীকার করিবেছ। কিন্তু বংস! আমি শপ্য করিয়া কহিতেছি, তোমার বনবাসে

আমার কিছুমার অভিলাষ নাই। যে কৈকেয়ী ভস্মাবগৃহিত অনলের ন্যায় প্রচছন্ন, যাহার অভিপ্রায় অভিশার করে ও গৃঢ় সেই তোমার অভিযেক-বাসনা হইতে আমার বিরভ করিরাছে। আমি ঐ কুলধর্মনাশিনীর অন্রোধে যে বন্ধনাজালে পতিত হইরাছি, তুমি তাহারই ফলভোগ করিতে চলিলে। বংস। প্রগণের মধ্যে তুমি সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ; তুমি যে পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ ধত্ন করিবে, ইহা নিতান্ত বিক্ষায়ের বিষয় নহে।

রাম শোকার্ত রাজা দশরথের এইর.প বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনভাবে কহিলেন, পিতঃ! আজ আমি যেরপে রাজভোগ প্রাণ্ড হইব, কল্য ভাহা আমাকে কৈ প্রদান করিবে? স্কুডরাং এক্ষণে সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রমণই আমার প্রার্থনীয় হইতেছে। আমি এই ধনধানাপূর্ণ লোকসঞ্জ রাজাবহুল বস্মতীকে ত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকেই ইহা প্রদান কর্ন। অদ্য বনবাসের যে সংকল্প করিয়াছি তাহা কিছুতেই বিচালত হইবে না। অতঃপর আপনি, স্বাস্ত্র সংগ্রামকালে দেবী কৈকেয়ীর নিকট যাহা অপ্যাকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিয়া সতাবাদী হউন। আর আমি আপনার আল্লা পালনার্থ চতুর্দাশ বংসর অরণ্যে থাকিরা তাপসগণের সহিত কালবাপন করি। পিতঃ! আপনি আমার বাকো কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। স্বচ্ছদের ভর্ত্তেই রাজ্যদান কর্ম। আমি নিজের বা আত্মীয়স্বজনের সম্থাভিলাবে রাজ্জ্যাতে লোলমুপ নহি। আপনি বের্প আব্রা করিবেন তাহা সাধন করাই জিলার উল্পেশ্য। এক্ষণে আপনার দুঃথ দ্র হউক, আর রোদন করিবেন নার ক্রিণভার সম্ভ কখনই নিজের সীয়া অতিক্রম করে না। পিডঃ। আমি এই নামস্ত ভোগা বস্তু, স্বর্গ ও জীবনকে নিতাণত অকিণ্ডিংকর জ্ঞান করি প্রামি আপনার সমক্ষে সভা ও স্কৃতির উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি সাপনি যে কথার অনাথা করিবেন ইহা আমার বাঞ্চনীয় নহে। এই জন্য প্রামি এই প্রথধ্যে ক্ষণকালও থাকিতে সমর্থ হইতেছি না। দেবী ক্রিকেয়ী আমার অরণ্যবাস প্রার্থনা করাভে আমি কহিরাছিলাম 'চলিলাম'। এখন সেই সত্য পালন করা আমার আবশ্যক: বিপরতি আচরণ কোনমতেই হইবে না। এক্ষণে আপনি আমার বিয়োগশোক সংবরণ কর্ন, আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না। যথায় হরিণেরা প্রশাদতভাবে সণ্ডরণ এবং বিহ্পোরা কলকণ্ঠে ক্জন করিতেছে, আমরা সেই কানন-মধ্যে পরমস্থে পর্যটন করিব। শাস্তে কহে যে, পিতা দেবগণেরও দেবতা; দেবতা বলিয়াই আমি পিতৃবাক্য পালনে তংপর হইতেছি। পিতঃ! চতুদ'শ বংসর অতীত হইলেই আবার প্রত্যাগমন করিব; তবে কেন আপনি অকারণ হইতেছেন। দেখন, আমার নিমিত্ত সকলেই ক্রন্সন করিতেছেন, ই'হাদিগকে শান্ত রাখা আপনার কর্তব্য, কিন্তু নিজেই যদি অধীর হন তবে এই উন্দেশ্য কির্পে সিন্ধ হইবে? মহারাজ! আমি এঞ্জে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছি, আর্পান ইহা ভরতকে প্রদান কর্ম। ভরত নিরাপদ প্রদেশে অবস্থান করিয়া এই শৈলকাননশোভিত গ্রামনগরপূর্ণ প্রিথবীকে শাসন কর্ন। আপনি কৈকেয়ীর নিকট যাহা অপ্যাকার করিয়াছেন তাহা সফল হউক। উদার রাজভোগে আমার অভিলাষ নাই, প্রণীতকর কোন পদার্থেরেই স্পূহা করি না: আপনকার শিষ্টা-নুমোদিত আদেশই আমার শিরোধার্য। আপনি আমার জন্য আর পরিতাগ করিবেন নাঃ আমি আপনাকে মিখ্যাবাদিতা-দোষে লিশ্ত করিয়া আজ বিপুল রাজ্য অতুল ভোগ ও প্রিয়তমা মৈখিলীকেও চাহি না। অধিক কি, আপনি যে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার নিমিত্ত এত চিণ্ডিত হইয়াছেন, আপনারও মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। পিতঃ! আপনার সংকল্প সভা হউক। আমি গহন কাননে প্রবেশ করিয়া ফলম্ল ভক্ষণ এবং সরিৎ সরোবর ও শৈলদর্শন করিয়াই স্থী হইব, আপনি নিবিধ্যা থাকুন।

তথন রাজা দশরথ বারপরনাই দ্রুখিত হইয়া রামকে আলিজ্যনপূর্বক মুছিত হইলেন; তাঁহার সর্বাহ্য নিম্পন্দ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে কৈকেয়ী ভিন্ন অন্যান্য মহিষীয়া রোদন করিতে লাগিলেন; পরিচারিকাসকল হাহাকার করিতে লাগিল : সূমন্ত্রও নেত্রজলে প্লাবিত ও মুছিত হইলেন।



পশুহিংশ সর্গ ॥ ক্ষণকাল পরি স্মন্তের সংজ্ঞালাভ হইল। তিনি ক্লোধে একাণ্ড অধীর হইয়া ঘন ঘন মিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নেত্যুগল রন্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মুম্ভক কম্পিত হইতে লাগিল। করে অনবরত কর প্রাম্পন এবং দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখন্তীও বিবর্ণ হইল। তিনি মহারাজের মানসিক ভাব সম্যক্ প্রীক্ষা করিয়া সন্তণ্ডমনে বাক্যবাণে কৈকেয়ীর হুদ্র কম্পিত ও মর্মা স্পূর্ণা করত কহিতে লাগিলেন, রাজ্ঞি! চরাচর জগতের অধিপতি দুশর্থ তোমার স্বামী, তুমি যথন ই'হাকেও তাাগ করিতে পারিলে, তখন জগতে তোমার অকার্য আর কিছুই নাই। বুবিলাম তুমি পতিঘাতিনী ও কলনাশিনী। রাজ্য দশরথ ইন্দের ন্যায় অজের, পর্বতের ন্যায় নিশ্চল এবং মহাসাগরের নায়ে গশ্ভীর ভূমি শ্বীয় কর্মদোবে ই'হাকে কল,যিত করিয়া তুলিয়াছ। ইনি তোমার স্বামী, তুমি ই'হার অবমাননা করিও না ; ভর্তার ইচ্ছান,সারে কার্যসাধন স্ত্রীলোকের কোটিপুত্র অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। দেখ, রাজার লোকান্তর হইলে রাজকুমার্নাদগের বয়ঃরুম অনুসারে রাজ্যাধিকার হয়, এই আচারটি অনাদিকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্ত মহারাজের জীবন্দশাতেই ভূমি তাহা লোপ করিবার চেন্টা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার পরে ভরত রাজ্য হইয়া পূথিবী শাসন কর্ন, আমরা রামেরই অন্সরণ করিব। তুমি আজ যে জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার রাজ্যে আর কি প্রকারে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন। রামের যে পথ সকলেরই সেই পথ। এক্ষণে বল দেখি, আত্মীয়স্বজন ও বিপ্রগণ তোমায় ত্যাগ করিয়া ষাইলে কেবল রাজ্য

লইয়া কি সংখোদয় হইবে? আশ্চর্ষ ! তোমার এইরপে ব্যবহারে মেদিনী কেন
সদাই বিদীর্ণ হইল না, ব্রহ্মার্ষগণ ভয়৽কর অশ্নিকলপ ধিকারে তোমাকে কেন
ভসমসাৎ করিলেন না। মহারাজ যে তোমার অনুবৃত্তি করিতেছেন, জানি না
তাহার পরিণাম কির্প হইবে। কুঠারাঘাতে আয়ব্ক ছেদন করিয়া কে নিশ্বর
পরিচর্যা করিয়া থাকে? মুলে জলসেক করিলে নিশ্ব কি কখনো মধ্র হয় থ দেবি ! তোমার জননীর যেমন আভিজাতা, তোমারও ভদুপ। লোকে কহিয়া
থাকে যে, নিশ্ববৃক্ষ হইতে কখনই মধ্য নিঃসৃত হয় না, একথা অলীক নহে।
আমি বৃত্ধগণের মুখে শ্রনিয়াছি যে, তোমার প্রস্তির পাপে আসন্তি ছিল।
এক্ষণে যে কারণে আমি এইর্প কহিতেছি তাহাও শ্রবদ কর।

প্রে কোন এক মহাতপা মহার্য তোমার পিতা কেকয়রাজকে বরদান করিয়াছিলেন। খাষিপ্রদন্ত বরপ্রভাবে তিনি পশ্পশ্লী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য ব্যাঝিতে পারিতেন। একদা কেকয়নাথ শয়ন করিয়া আছেন ইত্যবসরে একটি স্বর্ণকান্তি জ্ব্পশ্লী ডাকিতেছিল। তোমার পিতা তাহা প্রবণ ও তাহার অভিপ্রায়্থ অন্থাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তোমার জননী রাজাকে অকারণ এইর্প হাস্য করিতে দেখিয়া জোধাবিল্ট মনে কহিলেন, দেখ, তুমি কি কারণে হাসিতেছ? যদি না প্রকাশ কর, এখনই আত্রেইত্যা করিব। কেকয়াধিনাথ কহিলেন, দেবি! আমি বদি এই হাস্যের বিষয়্ধ করি তাহা হইলে সদ্যই আমার মৃত্যু ঘটিবে সন্দেহ নাই। তোমার জনিই প্নের্বার কহিলেন, মহারাজ! তুমি বাঁচ আর ময়, অবশ্যই কহিতে হইকে কারণ অবগত হইলে অতঃপর আর কখনই আমায় লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হেত্বি না।

কখনই আমায় লক্ষ্য করিয়া হাসিতে কুলিব না।
তখন কেকয়রাজ রাজমহিষাকৈ বিশ্ববিশ্বাতিশয় দর্শন করিয়া যহার বরপ্রভাবে এই শক্তি অধিকার করিকেন, সেই মহর্ষির নিকট গমন ও আন,প্রিক
সম্দর আপন করিলেন। ক্ষি কহিলেন, মহারাজ! তোমার পদ্দী আত্মহত্যা
কর্ন আর যাই কর্ন, তুলি কিছ্তেই এই রহস্য প্রকাশ করিও না।

তপোধন প্রসলমনে এইর্প কহিলে তোমার পিতা তন্দণ্ডে তোমার জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ী! তুমিও মহারাজকে মোহে অভিভ্ত করিয়া অসংপথে প্রবিতিত করিতেছ। প্রবাদ আছে বে, প্রুষেরা পিতার এবং দ্বীলোক মাতার দ্বভাবান,বায়ী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এক্ষণে ইহা সত্যই বোধ হইল। বারণ করি, তুমি তোমার জননীর নায়ে ব্যবহার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিও না, মহারাজ ষের্প আদেশ করেন, তাহাতেই সম্মত হও। তুমি ই'হার ইচ্ছান্যায়ী কার্য করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। নীচ কামনার উৎসাহিত হইরা ইন্দ্রতুলা, সর্বলোকপালক স্বামীকে বিধর্মে প্রবিতিত করা উচিত হইতেছে না। এই কমললোচন শ্রীমান মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গে যাহা অল্পীকার করিয়াছিলেন, তাহা হইবার নহে। রাম সর্বজ্যেষ্ঠ মহাবল কার্যকৃশলা স্বধর্মরক্ষক ও জীবলোকের প্রতিপালক, অভএব ই'হাকেই রাজ্যে নিয়োগ কর। যদি রাম পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যান, তাহা হইলে জগতে তোমার অপয়প ঘটিবে। এক্ষণে ইনি আপনার রাজ্য রক্ষা কর্ন, তৃষিও নিশ্চিন্ত হও। রাম ব্যতীত এখানকার আর কেইই তোমার অন্ত্র্ক হইতে পারিবেন না। ইনি যৌবরাজা গ্রহণ করিলে মহারাজ প্রতিন নৃপ্রতিগণের দৃষ্টান্তে বনপ্রশান করিবেন।

সূমদর কৃতাঞ্চলিপ্টে সেই সভামধ্যে এইর্শ তীক্ষা ও শাস্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী ক্ষুত্র হইলেন না, তাঁহার মূখরাগও কিছুমার বিকৃত হইল না।

ষট্রিংশ লগাঁয় রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞা করিয়া অত্যুক্তই ব্যথিত ইইয়াছিলেন।
তিনি বাংপাকুল লোচনে দীর্ঘনিংশ্বাস পরিত্যাপ্রতিক স্মাত্রকে কহিলেন,
স্মাত্র! তুমি একণে অরণ্যে রামের স্থাসেবার্থ তিনিলল শীন্ত স্মাত্রক কর।
সৈন্যের সংগ্য বচনচত্রা গণিকারা গমন কর্মি ধনবান বণিকেরা পণ্যপ্রব্য লইয়া যাক। বাহারা রামের আশ্রন্থে টেকিয়া প্রতিপালিত ইইতেছে এবং
যে-সকল মন্তেরী বীর্ষ পরীক্ষার নির্মিক ই'হার সহিত জ্লীড়া করিয়া থাকে
তাহাদিংকে অর্থ দিয়া প্রেরণ কর বিষ্টারের সম্প্র লোকই গমন কর্ক। ইহারা
কাননে গিয়া ম্গবধ বন্য মহাসান ও নদনদী সন্দর্শন করিয়া নগরবাস বিস্মৃত
ইইয়া যাইবে। ধনকোর ধান্যকোর যা কিছ্ আমার অধিকারে আছে, পরিচারকেরা
এই সম্প্র লইয়া প্রস্থান কর্ক। কুমার পবিত্ব প্রানে বজ্ঞান্ত্রীন ও প্রম্বর্গে বাস করিবেন। অতএব সকল
প্রকার ভোগ্য দ্বর ই'হারই স্মাভিব্যাহারে দেও, তৎপরে ভরত আসিয়া অযোধ্যা
শাসন করিবেন।

মহীপাল দশরথ স্মান্তকে এইর্প আদেশ করিবামাত কৈকেরীর যংপরোনাসিত ভর উপস্থিত হইল, তাঁহার মুখ শা্ত্ক হইরা গোল এবং কণ্ঠস্বর র্ম্ধ হইল। তিনি অতাস্তই বিষয় হইরা দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! যদি সম্দর বিলাস-সামগ্রী বহিভাতি হইরা যায়, তাহা হইলে ভরত পীতসার স্বার নায়ে শা্না রাজ্য লইয়া কি করিবে।

কৈকেয়ী নির্নাশ্জা ইইয়া এইর্প নিদার্ণ বাক্য প্রয়োগ করিলে রাজা দশরথ জোধাবিন্ট ইইয়া কহিলেন, অনার্মে! তুমি ভারবহনে আমায় নিয়ার করিয়াছ আমিও বহিতেছি, তবে কেন আর ব্যাখত কর। তুমি এক্ষণে যে বিষয়ের প্রসংগ করিলে রামের বনবাস প্রার্থনাকালে কি নিমিত্ত ইহা প্রকাশ কর নাই। তথন কৈকেয়ী ন্বিগ্ল জোধের সহিত কহিলেন, দেখ ভোমারই বংশে সগররাজা জ্যোষ্ঠ প্র অসমগ্রকে রাজ্যভোগে বঞ্জিত করিয়া নগর হইতে বহিন্দৃত করেন, এক্ষণে রামকে সেইর্পেই বহিন্দৃত কর।

দশরথ এই কথা শ্রবণ করিবামার কহিলেন, দৃঃশীলে! তোরে ধিক! সভাস্থ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ সকলেই প্রতিজ্ঞত হইলেন ; কিন্তু কৈকেয়ী জোধের বলীভ্ত হইয়া বে কি কহিলেন কিছুই ব্যবিতে পারিশেন না।

ঐপ্থানে মহারাজের প্রিয় পাত্র সিম্ধার্থ নামে সর্বপ্রধান একজন বৃন্ধ উপস্থিত ছিলেন, তিনি কৈকেয়ীর এইরূপ অসম্বন্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! অসমগ্র অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল। ঐ দুর্মাত পথে যে-সকল বালকেরা ক্রীড়া করিত, তাহাদিগকে ধরিয়া সরধার জলে নিক্ষেপপূর্বক আমোদ কবিত। তদ্দর্শনে প্রজারা ষংপর্যোনাস্তি কোষাবিষ্ট হইয়া একদা রাজাকে গিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি অসমঞ্জকে চাহেন? না আমরা রাজ্যে বাস করিয়া থাকিব এইর প অভিলাষ করেন? অর্বানপাল কহিলেন, প্রকৃতিগণ! বল, আজ কি করেশে তোমরা এইর প ভীত হইরাছ? প্রজারা কহিল, মহারাজ্ঞ। আমাদের যে-সকল শিশ্ব পথে ক্রীড়া করে আপনার অসমঞ্চ মূর্যভাবশতঃ তাহাদিগকে সর্যার জলে নিক্ষেপপরেকি আয়োদ করিয়া থাকে। তখন নূপতি প্রকৃতিগণের শুভোন্দেশে অন,চর্মাদগকে কহিলেন, দেখ, প্রজাগণের অহিতকারী অসমঞ্জকে নির্বাসনবেশ পরিধান করাইয়া যাবল্জীবন ভার্যার সহিত বনবাস দিয়া আইস। প্যপ্রচারী অসমঞ্জও তংক্ষণাং ফাল ও পেটক লইয়া আবাস হইতে নিজাল্ড হইল এবং চতুদিকৈ গিরিদ্র্গে দর্শন ও প্র্যান ক্রিতে জাগিল। কৈকেরি। হবল অবং চতুলে কে লোগরেশ্য গলাল ও প্রচন ক্রেডে জ্যাগল। কেকোর।
অসমঞ্জ এইর্প দ্বিনীত ছিল বলিরা ধ্যাপ্তির সগর তাহাকে পরিত্যাপ
করিরাছিলেন। কিন্তু রামের এমন কি অপরাধি মাহে বে, তুমি ইছার এইর্প
দ্দাশা করিবে। আমরা ত রামের কোন দেখিত দেখিতছি না। রাম চল্দের ন্যার
নিম্লা। এক্ষণে তুমি বলি ইছার কোন্ত্রির লোব প্রত্যক্ষ করিয়া থাক প্রকাশ
কর, পশ্চাং ইছাকে বনবাস দিবে। ক্রিটি শিশ্য ও সাধ্য, তাহাকে ত্যাগ করিলে
ধ্যাবিরোধনিবন্ধন স্বরাজ ইলেরের সহিমা থবা হইরা বার। দেবি! এই কারনেই
কহিতেছি, তুমি রামের রাজক্ষী বিন্দ্র করিও না, ইহাতে তোমার অত্যন্ত লোকাপবাদ ঘটিবে।

মহারাজ দশরথ সিম্পর্টিথর এইর্প কথা শ্রবণ করিয়া ক্লীণকণ্ঠে শোকাকুলিত বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, পাপে! দেখিতেছি বৃন্ধ সিম্পার্থের কথা
তোমার প্রীতিকর হইল না। আমার ও তোমার বাহাতে হিত হইবে সেদিকেই
তুমি যাইবে না। এইর্প নীচ পথ আশ্রয় করিয়া নীচ কার্যের অনুষ্ঠানই
তোমার উদ্দেশ্য। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি স্থ-সম্পদ সম্দের পরিত্যাগ
করিয়া রামের অনুগমন করিব। তুমি রাজা ভরতের সহিত বহুদিনের নিমিন্ত
রাজা উপভোগ কর।

সম্ভাবিংশ সম্মা অন্যতর রাম রাজা দশরখকে বিনয় সহকারে কহিলেন্ পিতঃ! আমি ভোগস্থ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া বখন বনমধাে ফলম্ল মাত্র ভক্ষণপর্কে প্রাণবাত্তা নির্বাহ করিতে চাললাম, তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া আর আমার কি হইবে? হস্তী দান করিয়া বন্ধনরক্ষার মমতা করা নিরপ্রক। এক্ষণে আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি। অতঃপর কেই আমার অরণা গমনের নিমিত্ত চীববস্ত্র, খনিত্র ও পেটক আন্যান করিয়া দিন।

রাম এইবাপ কহিবামার কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া চীরকদ্র আনরন করিলেন এবং নিলফ্লা হইয়া রামকে সেই সভামধ্যে কহিলেন, রাম! আমি এই চীর

১৩ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনয়ন করিলাম, তুমি ইহা পরিধান কর। তথন সেই প্রেষ্প্রধান পরিধের স্ক্রা বসন পরিত্যাগপ্র্বিক ম্নিবন্দ্র গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণ্ড পিতার সমক্ষে তাপস-বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কোষেরবসনা জানকী চীর গ্রহণ করিয়া বাগ্রা দশনে হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত ভাঁত হইলেন এবং একাল্ড বিমনায়মান হইয়া জলধারাকুললোচনে গন্ধব্রাজপ্রতিম ভর্তাকে কহিলেন, নাথ! বনবাসী থাষরা কির্পে চীর বন্ধন করিয়া থাকেন? এই বলিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিম্ট হইয়া একখন্ড কন্তে ও অপর খন্ড হস্তে লইয়া লক্ষাবনতবদনে দন্দায়মান রহিলেন। তদ্দশনে রাম সম্বর তাঁহার সমিহিত হইয়া শবয়ংই কোষেয় বস্তের উপর চীর-বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রেনারীগণ জানকীর অন্থের রমেকে চীর বন্ধন করিছে দেখিয়া কাতর মনে অনর্গল চক্ষের জল বিসম্প্রন করিছে লাগিলেন, কহিলেন, বংস! জানকী তোমার নায়ে বনবাসে নিক্ত হন নাই। তুমি ন্পতির অন্রোধে বনে গমন করিয়া বতিদন না আ্যিবে, তাবং সাতাকে দেখিয়া আমরা শাতল হইব। একণে তুমি সহচর লক্ষ্মণের সহিত প্রশান কর। সাতা তাপসীর নায়ে বনবাস আগ্রয় করিতে পারিবেন না। তুমি ধর্মপ্রায়ণ; তুমি স্বয়ং এই স্থানে থাকিতে সক্ষত হইবে না, কিন্তু অন্রোধ করি, জানকীকে রাখিয়া যাও।

রাজকুমার রাম প্রেনারীগণের এইর্শ বাক্য প্রের্ করিয়াও বিরত হইলেন না।। তদ্দর্শনে কুলগ্রের্ বশিষ্ট বাত্পাকুললোচনে ক্রিক্রীকে চার ধারণে নিবারণ করিয়া কৈকেয়াকৈ কহিলেন, দ্রুটে! তুমি বহুরেজকে বন্ধনা করিয়াছ। বন্ধনা করিয়া যতদ্র কাসনা ছিল, একণে তাহ্যে অতিক্রম করিতেছ। দ্রুশালে! দেবা জানকার কথনই বনে গমন কর তিইবে না। ইনিই রামের রাজাসংহাসন অধিকার করিয়া থাকিকেন। ভাষা স্কুশীদগের অধাত্যা। স্তুরাং সাঁতা রামের অধাত্য বলিয়া রাজ্যপালন করিকেটা যদি ইনি রামের সহচারিণা হন, তাহা হইলো আমরা নগরের অন্যান্ধ কলেরই সহিত রথার রাম সেই স্থানেই যাইব। অত্যপ্রেরক্রককেরাও গমকি কারবে। ভরত ও শার্ঘা চারধারী ইইয়া জ্যেন্ট রামের অন্সরণ করিবেন। জাবনবাতার উপযোগা অর্থ দাসদাসা কিছুই এই স্থলে থাকিবে না। অত্যপর এই রাজ্য নির্জন, শ্না এবং বনজ্বগলে পরিস্থা



হইয়া উঠিবে, তুমি প্রজাগণের অহিতকারিণী হইয়া একাকিনী ইহা শাসন কর। যথায় রাম রাজা নহেন তাহা রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না এবং ইনি ষে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, সেই বনই রাজ্য হইবে। যখন মহারাজ অনুরুদ্ধ হইয়া দিতেছেন তখন ভরত এই রাজা কখন শাসন করিরেন না এবং তিনি র্যাদ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তোমার প্রতি পুরোচিত ব্যবহার প্রদর্শনেও পরাক্ষ্য হইবেন। ভরত নিজের বংশাচার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন, তুমি যদি ভ্তল হইতে অল্তরীকে উথিত হও তথ্যচ তাহার অন্যথাচরণ করিবেন না। স্তরাং তুমি এক্ষণে প্রের রাজ্য কামনা করিয়া প্রেরই অনিষ্ট সাধন করিলে। রামের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে না এই জীবলোকে এমন লোকই নাই। তুমি আজই দেখিতে পাইবে বনের পশ্পক্ষীরাও রামের অনুসরণ করিতেছে এবং বৃক্ষসকল ই'হার প্রতি উম্মূখ হইরা রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি জানকার চার অপনীত করিয়া ই'হাকে উৎকৃষ্ট অলৎকার প্রদান কর। ম্নিবস্ত্র কোনরপেই ই'হার যোগ্য বোধ হইতেছে না। দেখ, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, ফিল্ডু বিনি প্রতিনিয়ত বেশবিন্যাস করিয়া থাকেন, সেই সীতা সংবেশে রামসহবাসে কাল্যাপনু করিবেন, ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? এক্ষণে এই রাজকুমারী উৎকৃষ্ট যানু প্রসিরচারক, বসর ও অন্যান্য উপকরণ লইরা গমন কর্ন। দেবি! বর্প্তিটালে তুমি রামকেই লক্ষ্য করিয়াছিলে, কিন্তু সীতাকে প্রার্থনা কর নাইট জানকী রামের ন্যায় মন্নিবেশ ধার্মিক অভিলাবিণী ইইয়াছিলেন, বিপ্রবর বশিষ্ঠ এইর্প কহিলেও তান্বিষয়ে কিছ্যুতেই বিরত হইলেন না।

অক্টারিংশ সগ ॥ জনকর্নাস্ক্রী সনাথা হইয়াও অনাথার নার চীর ধারণে প্রবৃত্ত হইলে তত্রতা সকলেই দ্বারথকে ধিকার করিতে লাগিলেন। তম্পশন্তি দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিতাগপ্রেক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকোর! জ্ঞানকী স্কুমারী ও বালিকা এবং ইনি নিরবাছের ডোগস্থেই কালহরণ করিয়া থাকেন। গ্রেনেব কহিলেন, ইনি বনবাসের ক্রেশ সহিবার যোগ্য নহেন, একথা যথার্থই বোধ হইতেছে। এই স্মানীলা রাজকুমারী কাহারও কোন অপকার করেন নাই, ইনি বনবাসিনী ভিক্কীর ন্যায় চীর গ্রহণ করিয়া বিন্যাস-প্রসণেগ বিমোহিত হইয়াছিলেন। এঞ্চণে ইনি ইহা পরিত্যাগ কর্ন, রামের ন্যায় ই'হাকেও চীরবাস পরিগ্রহ করিতে হইবে, আমি কিছু, পূর্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। এক্ষণে ইনি সকলপ্রকার রত্নভার লইয়া বনে গমন করুন। আমি মুম্রে, হইয়াই শপথপূর্বক রামের বনবাস বিষয়ে নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে জ্বানকীর তাপসী-বেশ অভিনায় করিতেছ, ইহা তোমার অজ্ঞানতা ডিল্ল আর কিছুই নহে। পুল্পোশাম হইলে রেশ্ব বেমন বিনন্ট হয় তদুপে তোমার এই প্রবৃত্তিই আমার বিনাশের মূল হইবে। পাপীয়সি! স্বীকার করিলাম যে রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, কিস্তু বল দেখি, এই হরিণনয়না মূদ্যুস্বভাবা জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? রামের নির্বাসনই তোমার পক্ষে বংশত হইতেছে, তাহার পর এই সমস্ত দ্বঃখাবহ পাতকের অনুষ্ঠানে আর ফল কি? রাম রাজ্যে অভিষিদ্ধ হইবার অভিলাষে এই স্থানে অগমন করিলে তুমি ই'হাকে জ্ঞাচীরধারী হইয়া বনগমনের আদেশ

করিয়াছিলে আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম: কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার অতানত দ্রাশা উপান্থিত হইয়াছে, তুমি জানকীকেও চীরবাস পরিধান করাইবার বাসনা করিয়াছ। বলিতে কি, এইর্প ব্যবহারে তোমার অচিরাধ নরকৃথ হইতে হইবে।

রাম রাজা দশরথের এইর্প বাকা শ্রবণ করিয়া অবনতম্থে কহিলেন, পিতঃ! এই উদারশীলা জননী কোশলা। আমাকে বনপ্রস্থানে উদাত দেখিয়াও আপনার কোনর্প নিন্দাবাদ করিতেছেন না। ইনি কখন দৃঃখ সহা করেন নাই, অতঃপর আমার বিরোগ-শোকে অত্যুক্তই কণ্ট পাইবেন, এই কারণে কহিতেছি, আপনি ই'হাকে সম্মানে রাখিবেন। আমি যে চক্ষের অতরালে থাকি ই'হার সে ইচ্ছা নাই; এক্ষণে দেখিবেন বেন আমার শোকে ই'হাকে প্রাণত্যাগ করিতে না হয়।

একোনচন্দারিংশ সর্গা। মহারাজ দশরথ রামের এই কথা প্রবণ এবং তাঁহার মন্নিবেশ নিরীক্ষণ করিয়া পদ্দীগণের সহিত হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। দ্নিবার দ্বংশ তাঁহার অদতর দশ্ব করিতেছিল, তংকালে তিনি মোর রামের প্রতি দ্বিতাশত করিতে সমর্থ হইলেন না; দেখিলেও আর কথা ক্রিইতে পারিলেন না, একান্তই বিমনা হইলেন এবং ক্ষণকাল যেন বিহন্ত হুইর্মেরাইলেন।

অনন্তর তিনি রামের চিন্ডায় যারপ্রসাই আকৃল হইয়া কহিলেন, হা!
প্রে আমি নিন্ডয়ই অনেক বেন্কে রিশ্বনা করিয়াছি, এবং অনেক জীবের প্রাণ
হিংসা করিয়াছি, সেই পাপেই আমর এই দ্গতি ঘটিল। অনলের ন্যায় তেজন্ব!
রাম আমার সন্ধানে স্কাবকা সিরভাগে করিয়া তপন্বিবেশ ধারণ করিলেন,
আমি ন্বচক্ষেই তাহা দেখিলেই বেষ হয় অসময়ে মৃত্যু হয় না. নতুবা কৈকেয়ী
যে আমায় এত ফলুলা বিতেছে, সন্ভবতঃ ইহাতেই তাহা হইত। যে বঞ্চনা
ন্বারা আপনার ন্বার্থ সাধন করিতেছে সেই এক কৈকেয়ীই এই সকল লোককে
ক্রেণ প্রদান করিল।

রাজা দশরথ জলধারাকুললোচনে কাতর মনে এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া রামকে কহিলেন, রাম!—নামগ্রহণ করিবামান্ত বাণপভরে আর বাঙ্নিন্পত্তি করিতে পারিলেন না। তংপরে মৃহ্ত্মধ্যে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া সজলনয়নে স্মন্ত্রকে কহিলেন, স্মন্ত! তুমি বাহনোপধাণী রথ অন্বসম্হে যোজিত করিয়া আন এবং রামকে জনপদের বহিভ্তি করিয়া রাখিয়া আইস। একজন সাধ্ মহাবীরকে পিতা মাতা নির্বাসিত করিতেছেন ইহাই গ্ণবানদিগের গ্লের যথেন্ট পরিচর, সন্দেহ নাই।

অনশ্তর স,মশ্র ছরিতপদে নির্মাত হইরা রথ স্পাশ্চিত ও অশ্বে যোজিত করিয়া আনিলেন। রথ আনীত হইলে দশর্থ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি বংসর সংখ্যা করিয়া জানকীর নিমিত্ত শীঘ্র উৎকৃষ্ট বন্ধ্য ও অলগ্কার আন্যান কর।

রাজার আদেশমার ধনাধ্যক্ষ অবিলাশ্বে কোষগৃহে গমন ও বসনভ্বণ গ্রহণপূর্বক আসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অবোনিসম্ভবা জানকী স্শোভন অধ্যে ঐ সমস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। প্রাতঃকালে উদিত দিবাকরের প্রভা যেমন নভোমশ্চলকে রঞ্জিত করে, সীতার কমনীয় কাশ্তি তংকালে ঐ



গৃহ সেইর্প স্থোভিত করিল।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে আলিপান ও তাঁহার মন্তকাল্লাণ করিয়া কহিলেন, বংসে! যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে ন্বামী-সেবায় পরাধ্যায় হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিসাণিত হইয়া থাকে: দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ এইর্প অসতীদিগের দ্বভাব এই যে উহারা স্বামীর সম্পদের সময় স্থভোগ করে কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানা দোষে দ্বিত অধিক
কি পরিত্যাগও করিয়া থাকে। উহারা মিখ্যা কহে, দ্র্গম স্থানে গমন ও নানা
প্রকার অপ্যতিগ প্রদর্শন করে এবং পতির প্রতি একান্ত বিরস বিলয়া অন্প
কারণে বিরক্ত হইয়া উঠে। ঐ সকল স্বীলোক অত্যন্তই অস্থিরচিত্ত উহারা
কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসনভ্যণে বশীভ্ত হয় না, কৃতদ্বা হয়, ধর্মজ্ঞান
তুছ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে।
কিন্তু যাঁহারা গ্রেজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্ষাদা পালন করেন,
বাঁহারা সত্যবাদী ও শা্শিন্বভাব সেইসকল সতী একমান্ত পতিকেই প্রশাসাধন
জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম বদিও নির্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু
তুমি ই হাকে অনাদর করিও না, ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই হউন, তুমি ই হাকে
দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।

জানকী দেবী কৌশল্যার এইর প ধর্মসঞ্চাত বাক্য প্রবণ করিয়া কৃতাঞ্চালপুটে কহিলেন, আর্বে! আপনি আমাকে বের প আদেশ করিতেছেন আমি
অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কির প আচরণ করিতে হয়, আমি
তাহা জানি ও শ্রেনিরাছি। আপনি আমাকে অস্ত্রান্তিরের তুল্য মনে করিবেন
না। শশাংক হইতে রশ্মির নারে আমি ধর্ম হইতে রিটিছের নহি। বেমন তল্দীশ্না
বীণা এবং চক্রশ্না রথ নিরশ্বক হয়, সেইছে স্টাল্যেক শত প্রের মাতা
হইয়াও যদি ভর্তহান হয়, কদাচই সম্বা হইতে পারে না। পিতা মাতা ও
প্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া পারেছে বিস্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমের
পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, স্ত্রের তাহাকে কে না আদর করিবে? আর্বে!
আমি মাতার নিকট সামান্য করিবে। করিই আমার পরম দেবতা।
দেবী কৌশল্যা জানকার এইর প হ্দয়হারী বাক্য প্রবণ করিয়া দঃখ

দেবী কৌশল্যা জান্দীর এইর্প হ্দয়হারী বাক্য প্রবণ করিয়া দৃঃখ ও হর্ষ উভয় কারণেই অপ্র্রাবিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্মপরারণ রাম সেই সর্বজনপ্রজনীয়া জননীকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃগণসমক্ষে কৃতাঞ্জালিপ্টে কহিলেন, মাতঃ! তুমি দৃঃখে-শোকে বিমনা হইয়া আমার পিতাকে দেখিও না। এই চতুদশি বংসর চক্ষের পলকেই অতিবাহিত হইবে; তংপরেই দেখিবে, আফি জানকী ও লক্ষ্যণের সহিত এই রাজধানী অবোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি।

রাম অসন্দিশ্য বচনে জননীকে এইর্প সাম্থনা করিয়া অন্ক্রমে শোকার্ড মাত্গণকে দর্শন করিলেন এবং কৃতাঞ্চলি হইয়া বিনীত বাকে কহিলেন, মাত্গণ! একচ অধিবাস-নিবশ্যন প্রাণ্ডিজমেও যদি কখন রুড় ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবেন।

শোকাতুরা রাজপঙ্গীরা স্থীর রামের এইর্প ধর্মান্ক্ল কথা শ্রবণপূর্বক আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্বে ধে গৃহে ম্দল্গ ও পণব প্রভৃতি বাদ্য মেঘের ন্যায় ধর্নিত হইত, তাহা এখন মহিলাগণের বিলাপ ও পরিভাপে আকুল হইয়া উঠিল।

চমারিংশ সর্গা। অনন্তর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপ্টে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তংপরে তাঁহার

নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্ত তমনে জননীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সর্বাশ্রে কৌশল্যা, তংপরে স্মিয়াকে প্রণাম করিলে, স্মিয়া তাঁহার মন্তকাঘ্রাণপ্রক হিতাতিলায়ে কহিলেন, বংস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অন্রাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার শ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ই'হার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপল্ল বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যোস্ঠের বশবর্তা হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইর্প কার্য এই বংশের যোগ্য; দান ষজ্ঞান্তান ও সমরে দেহত্যাগ এই সমন্ত কার্য এই বংশেরই সম্চিত। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন কাননকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। স্মিয়া প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইর্প উপদেশ দিয়া প্রঃপ্নঃ কহিতে লাগিলেন, বাছা! তবে তুমি এখন স্বজ্ঞানে বনে প্রস্থান করে।

ভানতের স্মৃদত বিনীতভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুষার! একণে রথে আরোহণ কর। তুমি যে দথানে বলিবে শীঘ্রই তথার লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী আদ্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, স্তরাং আজ হইতেই চতুর্দণ বংসর বনবাসকালের আরুল্ড করিতে হইতেছে।

তখন সাঁতা প্লক্তিত মতে স্বাগ্রে সেই স্কেক্ট ন্যায় উল্জ্বল কনকথাচিত রখে আরোহণ করিলেন। তৎপরে রাম ও ল্টিপে, পিতা বংসর সংখ্যা করিয়া জানকীকে বে-সমস্ত বল্য ও অলঞ্কার প্রাক্তির করিয়াছেন, সেইগ্রিল এবং বিবিধ অল্য, বর্মা, চর্মাপরিবৃত পেটক ও খান্ত বিশ্বমধ্যে রাখিয়া উখান করিলেন। স্মাল্য বায়্র নাায় বেগবান মনোমত অপের ক্রিপীঘাত করিবামান্ত য়থ ঘর্ষর রবে ধাবমান হইল। তল্পানে নগরবাসীরা ম্কিটে ইইয়া পাড়ল। চতুদিকে তুম্ল আর্তনাদ উখিছে হইল। মাতঞ্গগণ উল্লেখ্য রুম্প হইয়া অনবরত গর্জন করিতে লাগিল। স্বাত্তি ভয়াঞ্কর কোলাহক্ট নগরের আবালব্দ্ধবনিতা সকলেই বংপয়োনাস্তি কাতর হইয়া নার দশনে উত্তাপ-তশ্ত পথিকের নাায় রামের পশ্চাং পশ্চাং ধাবমান ইইয়া অগ্রুণ্ণ মুখে পৃষ্ঠ ও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্শ্ব হইতে উটেপ্টেল্বরে কহিতে লাগিল, স্মূন্ত্র! তুমি অম্বর্গিম আকর্ষণ-পূর্বেক মৃদ্ বেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মৃথকমল বহু দিন আর দেখিতে পাইব না, একবার ভাল করিয়া দেখিব। বোধ হয়, রমেজননী কৌশল্যার হৃদয় লোহময়, নতুবা এমন কাহি কেয়তুলা তনয়কে বনে বিসর্জনি দিয়া কেন বিদীর্ণ হইল না। ধর্মপরায়ণা জানকী ছায়ার নায়ে স্বামীর অন্গতা হইয়া কৃতার্থা হইলেন। স্থাপ্রভা বেমন স্মের্কে পরিত্যাগ করে না, ইনিও সেইর্প রামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব রামের পরিচর্যা করিবে। তুমি যে ই'হার অন্গমন করিতেছ, এই বৃশ্বি অতি প্রশংসনীয়, ইহাই তোমার উয়তি এবং ইহাই স্বর্গের সোপান। এই বিলয়া সকলে রোদন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহারাজ দশর্থ রামকে দেখিবার আশ্রে দীনভাবে ভার্যাদিগের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। হস্তী বন্ধ হইলে করিণীরা বেমন আর্তনাদ করিয়া থাকে, তদ্রুপ সর্বাহ্য কেবল স্থালোকদিগেরই রোদনের মহাশব্দ প্রতিশাচর হইতে লাগিল। তংকালে মহারাজ রাহ্যুক্ত প্রতিদের ন্যায় বিবাদে অবসম হইয়া রহিলেন। আচিত্যগ্র রামও স্মুক্তরে ব্রুক্তিন্তর ন্যায় বিবাদে অবসম হইয়া রহিলেন। আচিত্যগ্র রামও স্মুক্তরে ব্রুক্তিনা করিতে লাগিলেন, সন্মন্ত! তুমি শীয় রথ লইয়া চল। একদিকে রাম্বিকার করিতে লাগিলেন, অন্যাদিকে পোরজন রথবেগ সংবরণ করিবার নিমিত্র ক্রিকার করিতে লাগিলে। স্মুক্ত কোন দিক রাখিবেন, কিছাই স্থির করিতে পারিলেন না। লোকের চক্ষের জলে পথের ধ্লিজাল নির্মলে হইয়া গ্রেক্তিন প্রের্মধ্যে সর্বত্তই হাহাকার, সকলেই বিচেতন। মংস্যের আস্ফালনে প্রক্রেক্তির সেরের হইলে বেমন তাহা হইতে নীর্বিক্ত্রনিংস্ত হয়, সেইয়্প ক্রিকেটি মনের ভাব দ্বেখভরে একই প্রকার হইয়াছে দেখিয়া ছিমম্ল ব্লেক্র লায় ম্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামের পশ্চাংভাগে বে-সকল লোক ছিল, মহাবাজকে ম্ছিত দেখিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহাকে ভার্যাগগের সহিত ম্বেকণ্ঠে ক্লন করিতে দেখিয়া কতকগ্নিল লোক হা রাম! অনেকে হা কোলগা! এই বিলয়া শোক করিতে লাগিল।

জনস্তর রাম পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, জনক-জননী বিষয় ও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দ্রান্তচিত্ত হইয়া পদরক্তে আগমন করিতেছেন। শৃত্থলবন্ধ অধ্বশাবক যেমন মাতাকে দেখিতে পারে না, সেইর্প তিনি সত্যপাশে সংযত হওয়াতে তংকালে তাঁহাদিগকে আর স্কেশণ্টভাবে দেখিতে পারিলেন না। পিতামাতার দ্বংখের সেই বিষয় মূর্ত্তি তীহার একান্ডই অসহা হইয়া উঠিল। বাঁহারা যানে গমনাগমন করেন, আজ তাঁহারা পথে পদরজে, খাঁহারা নিরবচ্ছিল সুখ সম্ভোগ করেন আজ তাঁহাদের দূর্বিষহ দৃঃখ; তদ্দর্শনে রাম অংকুশাহত মাতশের নাায় একান্ড অসহিক্ষা হারংবার সমেলকে কহিতে লাগিলেন, সমেল ! তুমি শীঘ্র রথ শইয়া চল। এদিকে বন্ধবংসা ধেন; যেমন বংসের উন্দেশে গোষ্ঠাভিম,খে ধাবমান হয়, দেবী কোশল্যা সেইর্পে ধাবমান হইলেন। তিনি কথন রামের কখন সীতার ও কখন বা লক্ষ্যণের নামগ্রহণপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। সামন্ত রাজা দশরথ রথবেগ সংবরণ এবং রাম দ্রেতগমন করিতে কহিতেছেন দেখিয়া, যুস্ধার্থী উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধাগত প্রেষের ন্যায় কিংকর্তবাবিম্ট হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে কহিলেন, স্মন্ত! তুমি প্রত্যাগমন করিলে মহারাজ যদি তোমায় তিরুকার করেন, লোকের কোলাহলে আদেশ শূনিতে পাও নাই বলিলেই চলিবে, কিন্তু বিলম্ব ঘটিলৈ আমার বিষম ক্লেশ পুটেতে হইবে। সামন্যু সম্মত হইলেন এবং রথের সংগ্য যে-সকল লোক আসিতে ছিল, তাহাদিগকে প্রতিগমন করিতে কহিয়া অধিকতর বেগে অন্বসন্তালন স্থানতে লাগিলেন। তথন রাজ-পরিবার ও অন্যান্য লোক মনে মনে রামক্তে প্রক্রাকণ করিয়া প্রতিনিব্ত হইলেন, किन्छु य मिरक ताम त्मरे मिरकरे छाँशुम्बर्शिन श्रथाविक रहेन।

অনশ্তর অমাত্যেরা কহিলেন, মহাবাজ ! যাহার প্নেরাগমন অপেক্ষা করিতে হইবে, বহুদ্রে তাহার সমভিক্ষিত্রের গমন করা নিবিন্ধ। সম্ভাক দশরথ অসাত্যগণের এইর প বাকা ক্ষিত্র করিয়া রামের অন্গমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং তথার ঘর্মান্ত কলেবরে ক্রিয়া মুখে রামের প্রতি দ্গিলাতপ্রেক দন্তায়মান রহিলেন।

একচমারিংশ সর্গা। রাম নিজ্ঞানত হইলে অনতঃপ্রেমধ্যে দ্রীলোকেরা হাহাকার করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হা! যিনি অনাথ, দুর্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রয় ছিলেন, তিনি এখন কোখার চলিলেন? বিনি অতিশর শান্তস্বভাব, মিধ্যা দোর প্রদর্শনেও বিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, বিনি অপ্রীতিকর কথা করেন না, বিনি ক্রুখ ব্যক্তিকে প্রসম করেন এবং লোকের দ্বংখে দ্বঃখিত হন, তিনি এখন কোথার চলিলেন? বিনি জননীনির্বিশেষে আমাদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, বিনি আমাদের সকলের রক্ষক তিনি কৈকেয়ী-নিপীড়িত রাজার নিয়োগে এখন কোথার চলিলেন। হা! রাজা কি হতজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, বিনি জীবলোকের আশ্রয় সত্যরতপরায়ণ ও ধার্মিক তাঁহাকেও বনবাস দিলেন। এই বিলিয়া রাজ্মহিষীরা বিবৎসা ধেন্র ন্যায় দ্বঃখিত মনে কর্ণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দশর্প অত্থাপ্রমধ্যে স্থালাকদিগের এইর্প ঘারতর আর্ত ত্বর প্রবণ করিয়া প্রশোকে বারপরনাই দৃঃখিত ও সদত্যত ইইলেন। তংকালে রার্মাবরহে আর কাহারই আন্দর্পরিকার প্রবৃত্তি রহিল না। দিবাকর উত্তাপদানে বিরত ও তিরোহিত ইইলেন, সমারণ উক্তাবে বহিতে লাগিল, চন্দ্র প্রথম ম্তি ধারণ করিলেন, হান্তসকল ম্থের গ্রাস পরিত্যাগ করিল, ধেন্গণ বংস রক্ষার বিরত ইইল। গ্রিশুক্ত, মধ্যল, ব্রুশ্পতি ও ব্ধ প্রভৃতি গ্রহসকল চন্দ্রে সংক্রান্ত ইইয়া আতি ভাষ্ণ ইয়া উঠিল। নক্ষয়সকল নিশ্তেজ, দানেশ্চর প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থসকল চিন্দু ইয়া বিপথে সধ্মে প্রকাশিত ইইতে লাগিল। জলদজাল প্রবল করিয়া তুলিল। নমন্ত দিক আকুল, যেন ঘোর অধ্যকারে আছেয়ে করিয়া তুলিল। নমন্ত দিক আকুল, যেন ঘোর অধ্যকারে আছেয়ে করিয়া গেল, নগরবাসারা সহসা দানভাবাপার ইয়া পড়িল, আহার ও করিয়া গ্রন্ত রাজিল, চাহল না; শোকে সকলেই কাতর, বারংব্র ক্রিমাত্র রহিল না। সমন্ত জগৎ বারপরনাই বাাকুল হইয়া উঠিল। পত্র পিতামাতার, প্রতিল না। সমন্ত জগৎ বারপরনাই বাাকুল হইয়া উঠিল। পত্র পিতামাতার, প্রতা প্রতার এবং স্বামী ভাষার অপ্রকান বারাধিয়া কেবল রামকে চিন্তা করিতে লাগিল। বাহারা রামের স্বৃত্ত তাহারা দৃঃখভারে আক্রান্ত ও হতজান ইইয়া রহিলেন। তথন স্বেরজে প্রন্দরের বজ্বান্ত এই সশ্লেলা প্রিবী যেমন কন্দিত ইইয়াছিল, সেইর্প রাম-বিরহে অযোধাা কন্দিত ইইল এবং হনতী অন্ব ও যোখাসকল ভয় ও শোকে আকুল হইয়া রাম্বন করিতে লাগিল।

ষিচ্ছারিংশ সর্গা। রাম নির্গত হইলে যতক্ষণ রথের ধালি দৃষ্ট হইল, দশরথ ততক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ ধর্মপরায়ণ রামকে দেখিতে পাইলেন, তদবিধ তিনি উপবিষ্ট ছিলেন: রামও চক্ষের অভ্তরাল হইলেন, তিনিও বিষয় ও কাতর হইয়া ভাতলে ম্ছিতি হইয়া পড়িলেন।

অনশ্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে উষাপন ও তাঁহার দক্ষিণ বাহ, গ্রহণপূর্বক তাঁহারই সংগ্য সংগ্য চলিলেন এবং কৈকেয়ী তাঁহার বামপাশ্বে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন নীতিনিপূণ বিনয়ী ধার্মিক দশরথ বামপাশের্ব কৈকেয়ীকে নিরীক্ষণ করিয়া দ্বাখিত মনে কহিলেন, পাপীয়সি! তুই আমার অধ্য স্পর্শ করিস না, আমি তোরে আমার পত্নী কি দাসীভাবেও দেখিতেছি না।

ষাহারা তোর আশ্রেরে আছে, তাহারা আমার নহে এবং আমিও তাহাদের নহি।
তুই অত্যুক্তই অর্থ লব্নুখ, ধর্ম কির্পে তাহা জানিস না, এক্ষণে আমি তোকে
পরিত্যাগ করিলাম। আমি তোর পাণিগ্রহণপূর্বক তোকে যে অপিন প্রদক্ষিণ
করাইয়াছিলাম ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফল কিছুই চাহি না। ধাদ ভরত
এই অক্ষয় রাজ্য হস্তগত করিয়া সন্তুক্ত হয় তাহা হইলে সে আমার ওখন দৈহিক
কার্যের উদ্দেশে যাহা দান করিবে লোকান্তরে তাহা যেন আমার তিসীমার
দা বায়।

শোকাত্রা দেবী কোশল্যা সেই ধ্লিধ্সর মহারাজ দশরথের দক্ষিণ বাহ্
প্রহণপ্রক গ্রাভিম্থে বাইডে লাগিলেন। দেবজ্ঞান্সারে রক্ষহত্যা ও জনুলত
অগার-মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে বেমন অত্তর্ণাহে দশ্ধ হইডে হর, রামচিত্যার
রাজ্যা দশরথের সেইর্পই হইডে লাগিল। তিনি গমনকালে এক একবার ফিরিরা
রথের পথের দিকে দ্ভিশাত করেন, অর্মান অবসত্র হন। তাঁহার কাণ্ডি রাহ্মত্রত্ত
দিবাক্রের ন্যায় অত্যতই মিলন হইরা গোল। তিনি ভাবিলেন, এতক্ষণে রাম
নগরাতে উপনীত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া দ্রাধিত মনে কহিডে লাগিলেন,
হা! বে-সকল অত্য আমার রামকে বহিতেছে, পথে তাহাদের পদচিত দেখিতেছি,
কিত্র সেই মহান্ধা আর দৃত্য হইতেছেন না। বিক্রিচ্চলনরাগে রিজত হইরা
উপাধানে অংগ বিন্যাসপ্রক স্থে শরন করিলে
করিত, আল তিনি কোন এক প্রানে ব্লুম্ব ত্রাহার করিয়া পাবাণ বা কার্ডে
মত্তক রাখিয়া শরন করিবেন এবং গিরিক্স হইতে য়াতবেগর ন্যায় ধ্রিলান্তিত
দেহে ঘন ঘন নিগ্রনাসপ্রক স্ক্রিল তার্যা হইবেন। সেই লোকনাথ অনাথের
ন্যায় তর্তল পরিহারপ্রক গ্রেম্ব কার্মান সভিত্য সত্তই স্থে কালাভিপাত
করিয়া থাকেন, আল তিনি ক্রির কানক্ষত ও ক্রান্ত হইরা বনপ্রবেশ করিবেন।
জানকী অরণ্যের কিছুই জিনেন না, আল হিংল্ল জন্তগণের লোমহর্ষণ ভীষণ
ধ্বনি প্রবন্ধ করিয়া নিশ্চরই ভীত হইবেন। কৈকেরি! এক্ষণে তোর কামনা
পূর্ণ হউক, তুই বিধবা হইয়া রাজ্য শাসন কর, আমি রামবিরহে কোনমতেই
প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

রাল্ধা দশর্থ জনসমূহে পরিবৃত হইয়া এইর্প পরিতাপ করিতে করিতে
মৃত্যেদ্দেশে কৃতসনান প্রেষের নাায় সেই দৃঃখপ্ণ প্রেমধাে প্রবেশ করিলেন।
দেখিলেন, গৃহসকল সর্বভাভাবে শ্না হইয়া আছে, পণাস্থাপন-বেদিসম্দর্ম
সংব্ত রহিয়াছে; লোকেরা ক্লান্ত দ্বলা ও দৃঃখার্ডা, রাজপথে জনসন্থার নিতাশতই
বিরল হইয়া পড়িয়াছে। দশর্থ নগরীর এইর্প দ্রবস্থা অবলোকনপ্রক
রাম-চিশ্তায় অত্যশ্ত কাতর হইয়া মেঘ-মধ্যে স্বের ন্যায় স্বীয় আবাসে প্রবেশ
করিলেন। তথা হইতে রাম লক্ষ্যা ও সীতা প্রস্থান করিয়াছেন, স্তরাং
বিহণ্যরাজ বাহার গর্ভ হইতে ভ্রুণ অপহর্ম করিয়াছে, সেই অগাধ গশ্ভীর
হুদের ন্যায় উহা হইল। তথন দশর্থ গদগদলক্ষিত বাক্যে ক্ষীণ স্বরে ব্যার-প্রদর্শকিদগকে, কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে রাম-জননী কৌশল্যার বাসভবনে
লইয়া চল, এখন আমি অন্যত্য থাকিয়া নির্বৃতি লাভ করিতে পারিব না।

অনন্তর দ্বারদর্শ কেরা তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেল। রাজা তন্মধ্যে বিনীতের ন্যার অবনতম্থে প্রবেশ করিয়া শব্যার শরন করিলেন। তাঁহার মন একান্তই ছিম্নভিন্ন হইয়া গেল। তিনি ঐ গৃহ শশান্কহীন আকাশের ন্যায়

শ্ন্য দেখিলেন এবং বাহ্যগুল উত্তোলনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ক্লণন করিয়া উঠিলেন, হা রাম! ভূমি কি ভোমার জনক-জননীকে ত্যাগ করিয়া গোলে? ঘাঁহারা ভোমার প্রত্যাগমন পর্যক্ত জীবিত থাকিবে এবং ভোমাকে আলিশ্যন ও তোমার মুখ্চন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে তাহারাই স্থা।

অনন্তর তিনি আপনার কালরাত্তির ন্যায় রজনী উপস্থিত হইলে ন্বিপ্রহরের সময় কৌশল্যাকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি পাণিতল ন্বায়া আমার অল্য স্পর্শ কর। আমার দণ্টি রামের সংগ গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না। তখন কৌশল্যা মহারাজকে শয়নতলে রাম-চিন্তায় আকুল দেখিয়া তাঁহার সলিধানে উপবেশন করিলেন এবং যংপরোনান্তি কাতর হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ৱিচ্ছারিংশ সগ'॥ অনশ্তর তিনি শোকাকুলিত মনে কহি*লেন*, মহারাজ! কুটিল-মতি কৈকেরী বংস রামের প্রতি বিষভ্যাগ করিয়া নির্মোকমূলা উরগীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সে রামকে নির্বাসিত করিয়া অপনার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছে, অতঃপর আবাসমধ্যস্থ দৃষ্ট সপের নাম আমাকে অধিকতর ভয় প্রদর্শন করিবে। যদি রাম গৃহে থাকিয়া নগুরে ভিকা করিত, যদি তাহাকে কৈকেয়ীর দাস করিয়া দিতাম, তাহাও কৃষ্ণ কামার প্রের ছিল। পর্ব কালে যাজিক বেমন রাক্ষসদিগের বজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করে, কৈকেয়ী সেইর,প স্বেছালমে রামকে স্থানদ্রত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সজরাজগতি মহাবীর এতক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে প্রবেশ ক্রিটেছে। তাহারা অরণ্যের দৃঃথ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিবার সংগে কিছু নাই, সকলেরই তর্ণ বয়স, ভোগের সময়েই ছিলি সময়েই তুমি আবার কবাস দিলে, জানি না, এখন তাহারা ফলম্ল আহার করিয়া কির্পে দিনপাত করিবে। ভাগ্যে কি এখনই সেইদিন উপস্থিত হইবে বে, বংস রামকে সীতা ও লক্ষ্যুণের সহিত এই স্থানে দেখিয়া শোকতাপ বিস্মৃত ছইয়া যাইব। কবে মহাবীর রাম ও লক্ষ্যুণ আসিয়াছেন শ্লিনয়া অযোধ্যার অধিবাসীরা পর্বকালীন সমনেের ন্যায় হরে প্রালিকত হইবে এবং সমস্ত নগর মাল্যে অলংকত ও পতাকায় পরিশোভিত করিবে। কবে বহুসংখ্য লোক উহাদিগকে প্রপ্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজপথে উহাদের মৃত্তকে লাজাজলি নিক্ষেপ করিবে। কবে দেখিব, আমার দুইটি বংস কর্ণে কু-ডল এবং করে ধনা ও থকা ধারণ করিয়া সশুপ্র শৈলের ন্যায় আসিতেছে। কবে তাহারা, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ফলপূরণ প্রদানপূর্ব ক হাড়মনে পারী প্রদক্ষিণ করিবে। কবে সেই পরিণভর্মাত ধর্মপরায়ণ রাম জানকীকে সশ্গে লইয়া বর্ষার জলধারার ন্যায় সকলকে প্লোকিড করিয়া উপস্থিত হইবে। মহারাজ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পূর্বে শিশাগণ দ্যুখপানে লালস হইলে এই জঘন্যা ভাহাদের মাডুস্তন ছেদন করিয়াছিল, সেই भारभरे वानवरमा *एका* न नाम और भारतरमातक किरकती वनभावक विवरमा করিল। দেখ, আমার একটি বৈ আর পুত্র নাই, জ্ঞান ও গুৰু সমুদয়ই তাহার ন্ধবিষয়াছে, তাহাকে বিসর্জন দিয়া এখন কির্পে ন্ধবিন ধারণ করিব। হা! রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিরা আমার প্রাণ অম্পির হইয়া উঠিয়াছে। যেমন

গ্রীত্মকালে স্থাদেব প্থিবীকে উত্তণ্ড করেন, সেইর্প প্রশোকানল আজ আমাকে বারপরনাই সম্ভণ্ড করিতেছে।

**চকৃ-চছারিংশ সর্থা। অনন্তর ধর্মশীলা স**্মিরা কৌশল্যাকে এইর্প বিলাপ করিতে দেখিয়া ধর্মসভগত বাকো কহিতে লাগিলেন, আর্হে! তোমার রাম সদ্গন্ধসম্পল্ল, কুল্রাপি তাঁহার বিপদ-সম্ভাবনা নাই, তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? দেখ, তোমার রাম সত্যবাদী পিতার সংকল্প সিন্ধ করিবার আশরে রাজ্য পরিত্যাগপর্বেক গমন করিলেন। বাহার ফল লোকাশ্তরে হইবে, সেই সম্জনাচরিত ধর্মে তাঁহার অনুরোগ আছে, সতেরাং ভাঁহার নিমিন্ত শোক করা কোন মতেই উচিত বোধ হয় না। দয়াশীল নিম্পাপ লক্ষ্যণ নিরুত্র তাঁহার পূত্রবং পরিচর্যা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার সূথের বিষয় সন্দেহ নাই। যিনি নিরবচ্ছিল ভোগবিলাসে কালযাপন করিয়া আসিরাছেন, নেই জানকী অরণ্যবাস-দুঃখ সম্যক জানিতে পারিলেও ধর্মপরারণ রামের অনুগমন করিয়াছেন। দেবি ! বে সর্বলোকপালক ব্লাম চিলোকে আপনার কীতি প্রচার করিডেছেন, তিনি সভানিষ্ঠ, ইহাই বিশ্বেষার বংশট হইতেছে না? স্ব তাঁহার পবিত্তা ও মাহাজ্য জ্ঞাত হট্য ক্রিটোর কিরণে তাঁহাকে পরিতত্ত করিতে সাহসী হইবেন না। সর্বকাল শক্তি স্থেল্পর্শ সমীরণ কানন হইতে নিঃস্ত হইয়া অনতিশীত ও অনতিউপসাৰে তাঁহার সেবা করিবেন। রন্ধনীতে চন্দ্র তাঁহাকে শরান দেখিয়া পিতার স্থায়ে সম্তাপহর করজাল স্বারা আলিপান ও আনন্দিত করিবেন। বিনি রগুপ্তির অস্ররাজ সম্বরের প্রেকে বিনাশ করিয়া ব্লুলা হইতে দিব্যাস্থা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাবীর স্বভ্,জবীর্বে নির্ভার হইয়া অরণ্যেও গ্রেহর ন্যায় কৃষ্ণি করিতে সমর্থ হইবেন। শর্মকল বাঁহার শরাঘাতে দেহপাত করে, সকলকৈ শাসন করা তাঁহার নিতাম্তই অকিণ্ডিংকর। দেবি! রামের কি আশ্চর্য মঞ্চলভাব! কি সোন্দর্য! কি শোর্ষ! ইহা দ্বারাই বোধ হইতেছে বে, তিনি শীঘ্রই অরণ্য হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক রাজ্যগ্রহণ করিবেন। তিনি সূর্যের সূর্য, অণিনর অণিন, প্রভূর প্রভূ, সম্পদের সম্পদ, কীতির কীতি, ক্ষমার ক্ষমা, দেবতার দেবতা এবং ভ,তসমদেরের মহাভ,ত: তিনি বনে বা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ş

নগরে থাকুন, তাঁহার কোন দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি প্থিবী জানকী ও জয়প্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিদ্ধ হইবেন। দেখ, অধোধ্যার অধিবাসীরা তাঁহাকে অত্যান্তই ক্রেহ করিয়া থাকে। উহারা তাঁহাকে কনবাসার্থা নিচ্ছাণ্ড দেখিয়া নিরবিছিয় শোকাশ্র্র বিসঞ্জন করিতেছে। সাক্ষাং লক্ষ্মীর নাায় জানকী বাঁহার অন্যমন করিলেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? ধন্ধরাপ্রগণ্য স্বয়ং লক্ষ্মণ অসি শর ও অন্যান্য অস্থাশত গ্রহণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, তাঁহার আর অভাব কি? দেবি! দেখিবে, সেই উদিত চল্দের ন্যায় প্রিয়দর্শন প্রয়ায় আসিয়া তোমায় চরণ বন্দনা করিবেন। এক্ষণে আর দ্বঃখ-শোক প্রকাশ করিও না; রামের অন্তে সম্ভাবনা কোনর্পেই নাই। আর্থে! কোথায় তুমি আর আর সকলকে সান্থনা করিবে, তা নয়, নিজেই বিকল হইলে। বলি, রাম যথন তোমার পরে, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেই সাধ্ নাই। তিনি অবিলম্বেই লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া তোমায় প্রগম করিবেন এবং তুমি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বর্ষার মেছের ন্যায় দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রের মোচন করিবে।

অনিশ্যনীয়া স্মিত্তা এইরপে প্রবোধবাক্যে কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিরত হইলেন। কৌশল্যারও দৃঃখ-শোক শর্মের স্কল্ম্ন্র নীরদের ন্যার বিলান হইরা গোল।

শশুচয়ারংশ সর্গা। অযোধ্যার অধিবাস্ট্রের্কুরামকে যথোচিত দ্নেহ করিত, রাজ্ঞা দশরপ স্ট্রেং ধর্মান্সারে দ্রগমন বিভিন্ন বাদের হইলেও উহারা ক্লাশুত হইল না; রাম অরণ্যে প্রশান ক্রিকেছেন দেখিয়া উহারা তাহার পণচাং পদচাং ধাবমান হইল। ঐ গ্লেবান ক্রিকেছেন দেখিয়া উহারা তাহার পণচাং পদচাং ধাবমান হইল। ঐ গ্লেবান ক্রিকেছার বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিল, তথাচ বিরত হইলেন না; তিনি পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ অরণ্যের দিকেই যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে রথ হইতে প্রসদ্শ প্রজাবর্গের উপর সন্দেহ দ্ভিপাতপ্রেক কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে বের্প প্রাতি ও বহুমান করিয়া থাক, আমার অন্রোধে ভরতকে তদপেকা অধিক করিবে। সেই কৈকেয়ীর হ্দয়নন্দন অতিশয় স্শাল, তিনি তোমাদিগের প্রিরণ্কর ও হিতকর কার্য অবশাই সাধন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জানে বৃশ্ধ হইয়াছেন। তাহার বল বার্য প্রচর্ব হইলেও প্রভাব স্কোমল। তিনি তোমাদিগের সকল ভরই নিবারণ করিতে পারিবেন। রাজার ছে-সকল গ্লে থাকা আবশ্যক, আমা অপেকা ভরতের তাহা যথেন্টই আছে। তিনি একণে ব্ররাজ এবং ডোমাদের অন্র্প প্রভ্, তাহার আজ্ঞাপালন তোমাদের স্বত্তাভাবেই কর্তবা। আমি বনপ্রশ্বন করিলে যাহাতে তাহার সন্তাপ উপস্থিত না হয়, আমার হিতোন্দেশে তোমরা সেইরপই করিবে।

রাম এইর্প উপদেশ প্রদান করিলে প্রকারা 'রামই রাজা হন' অপ্রস্প্র্ণ লোচনে মনে মনে কেবল এই আকাংক্ষাই করিতে লাগিল। তংকালে রামও উহানিগকে যেন স্বগানে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে জ্ঞানবৃদ্ধ বরোবৃদ্ধ তপোবলসম্পন্ন রান্ধণেরা বার্ধকয়নিবন্ধন শিরঃকম্পনপূর্বক রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। তাঁহারা একাণ্ড ক্লান্ড

পরিশ্রান্ত ও গমনে অশস্ত হইরা দ্র হইতে কহিতে লাগিলেন, হে বেগবান উৎকৃণ্ট জাতীয় অন্বগণ! নিব্ত হও, ষাইও না, ষাহাতে রামের হিত হয়, তোমরা তাহাই কর। তোমাদের কর্ণ আছে, আমাদের প্রার্থনা শ্নে। রামের অন্তঃকরণ নির্মাল, ইনি বীর ও দ্ট্রতপরারণ, তোমরা ইংহাকে লইয়া অভ্যন্তরে আইস, কদাচই প্রের বাহির হইও না।

রাম বৃষ্ধ রাক্ষণগণের এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্যণের সহিত অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মৃদ্পদে অরণ্যের অভিমূখে যাইতে লাগিলেন। সেই সম্জনবংসল অত্যন্তই দরাপরবশ ছিলেন, তিনি বিপ্রগণকে পদরজে আসিতে দেখিয়া রথবেগ অবলম্বনপূর্বক তাঁহাদিগকে বিমূখ করিতে পারিলেন না।

অনশ্তর শ্বিজ্ঞগণ প্রার্থনাসিন্ধি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া সসম্প্রম সন্তণ্ড মনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তুমি অতিশয় রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া রাহ্মণেরা তোমার অন্থমন করিতেছেন। অণিনসম্দর বিপ্রস্কণ্ধে অধির্ড় হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষাইতেছেন। দেখ, আমাদের শারদীয় অদ্রের ন্যায় শৃদ্র বাজপেয় যজ্ঞলত্প ছরসকল তোমার সঞ্গে চলিয়াছে। তুমি ছর পাও নাই, রোদ্রের উত্তাপ লাগিলে আমরা ইহা ব্যারা তোমার ছারা দান ক্রিড়া। আমাদের বে বৃশিধ বেদমন্মান,সারিণী, আজ ভোমার নিমিত্ত ভাইতি নিবাসে নিয়োগ করিলাম। যাহা আমাদিগের পরম ধন, সেই বেদ সত্তই হৃদরে রহিয়ছে, এবং আমাদের সহধমিশীরাও পাতিরতা ধর্মে রক্ষিত স্কর্ম অনায়াসেই গ্রে বাস করিতে পারিবেন। যখন আমারা তোমার অনুক্রিশ কৃতিনিশ্চর হইয়া আছি, তখন অরণ্য গমনে আমাদের সংখ্যা হইবার সম্ভালে কি? কিল্ফু দেখ, তুমি বিদ আমাদিগের বাক্যে উপেকা করিয়া ধর্ম নিবেশেক হও, তাহা হইলে বল দেখি, ধর্ম পথে অবস্থান আর কির্পে? অম্বার্থিই হংসবং শ্কুকেশশোভিত মস্তক ধ্লিলন্তিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি তুমি বনে ধাইও না। ধে-সমস্ত রাহ্মণ তোমার অনুসরণ করিতেছেন, ভাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যজের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তুমি নিব্যন্ত না হইলে, উহার সমাশ্তি হইবে না। জগতের সকল প্রকার জীব তোমার দেনহ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই প্রার্থনা করিতেছে, তুমি প্রতিনিব্রত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি ক্নেহ প্রদর্শন কর। দেখ, অভ্যুক্ত বৃক্ষসকল ভ্গভে বম্ধমূল বলিয়া একাশ্ত হতবেগ হইয়া রহিয়াছে, উহারা তোমার অনুগমনে অশন্ত হইয়া প্রবল বায়্রবেগশব্দে যেন ভোমাকে নিবারণ করিতেছে। ঐ দেখ, বুক্ষের পক্ষিগণও আহারান্বেষণে ক্ষান্ত ও নিম্পন্দ হইয়া তোমার কুপা প্রার্থনা করিতেছে।

রাহ্মণেরা উক্তৈঃস্বরে এইর্প কহিতেছেন, ইতাবসরে রাম অদ্রে দেখিলেন, তমসা তাঁহাদিগের প্রতি অন্কম্পা করিয়া খেন তাঁহাকৈ বনগমনে নিবারণ করিতেছেন। অনন্তর স্মেশ্র পরিশ্রাম্ত অম্বর্গণকে রখ হইতে বিমৃত্ত করিয়া দিলেন। উহারা বিমৃত্ত হইবামার ভূপ্তে বিল্ফিণ্ড হইতে লাগিল। তৎপরে স্মেশ্র উহাদিশকে স্নান করাইয়া আহারাথ ত্ল প্রদান করিলেন।

ষট্চদারিংশ সর্গা। অনশ্তর রাম স্রেমা তমসাতটে উপবেশন করিয়া জানকীকে নিরীক্ষণপূর্বক লক্ষ্যণকে কহিলেন বংস! আজ বনবাসের এই প্রথম নিশা

উপস্থিত। একশে তুমি উৎকণিত হইও না। দেখ, এই শ্না কাননে ম্গপকিগগ স্ব-স্ব নিলয়ে আসিয়া কোলাহল করিতেছে, বোধ হইতেছে বেন, উহা আমাদিগকে দেখিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়ছে। পিতার রাজধানী অঝাধ্যার স্বীপ্রেরেরা আজ অবধি আমাদিগের নিমিত্ত শোকাকুল হইবে। পিতা, তুমি, আমি, শর্মা ও ভরত আমাদের সকলেরই গ্লে উহারা বলীভত হইয়া আছে। একণে জনক-জননীর নিমিত্ত আমার অতাশ্তই কণ্ট হইতেছে, তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশ্চয়ই অব্ধ হইবেন। ধর্মশাল ভরত ধর্মসম্মত বাকো তাঁহাদিগকে আশ্বাসপ্রদান করিবেন। তাঁহার সেই অমায়িক ভাব স্মরণ করিলো উহাদের নিমিত্ত আর কণ্ট হয় না। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার অন্সরণ করিয়া ভালই করিয়াছ, নতুবা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমার অন্সরণ করিয়া ভালই করিয়াছ, নতুবা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমার অন্যের সাহাব্য লইতে হইত। বংস! আজ আমরা এই নদাতারৈ আশ্রর লইলাম; এই স্থানে বন্য ফলম্প্র ব্যথেন্টই রহিয়ছে, কিন্তু সংক্ষপ করিয়াছি, আজিকার এই রাল্রি কেবল জলপান করিয়া থাকিব।

রাম লক্ষণকে এইর্প কহিরা স্মশ্যকে কহিলেন, স্মশ্য! তুমি এক্ষণে অধ্বগণের তত্তাবধান কর। অনশ্তর দিবাকর অস্তাশখরে আরোহণ করিলে স্মশ্য অধ্বদিগকে স্থেচ্র তৃপ আহার করাইকেন এবং সম্পাবন্ধনাবসানে নিশা উপস্থিত দেখিরা লক্ষ্যণের সাহাব্যে রামের স্থায় প্রস্তৃত করিরা দিলেন। রামও ঐ পর্শশিয়ার ভাষার সহিত শরন করিলেন। তিনি শরন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরিপ্রান্ত ও নিপ্রিত দেখিরা স্থানের নিকট তাঁহার বিশ্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাত্তিও ক্রিক্সত হইল এবং স্বাদ্ধেব গগনে উদিত হইলেন।

অনশ্তর রাম সেই গ্রেম্বিট্রেল তমসার উপক্লে প্রকৃতিগণের সহিত রজনী বাপন করিলেন এবং কিটাতে গালোখানপূর্বক তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রার অচেতন দেখিরা লক্ষ্যণক্তে কহিলেন, বংস! প্রজারা গৃহধর্মে নিরপেক্ষ হইরা কেবল আমাদিগেরই মুখাপেক্ষা করিতেছে। দেখ ইহারা এখনও ব্রক্ষম্লে নিদ্রার অভিভত্ত হইরা আছে। আমাদিগকে বনবাসের অভিলাব হইতে নিব্ত করিবার নিমিত্ত ইহাদের অত্যশ্তই বন্ধ; বরং ইহারা প্রাণত্যাগ করিবে, কিন্তু ব্রসংক্ষপ হইতে কিছ্তেই বিরত হইবে না। এক্ষণে সকলে নিদ্রিত আছে, ক্ষণকাল পরেই জাগরিত হইবে, আইস, আমরা এই অবকাশে শীঘ্র রথারোহণপূর্বক নির্ভয়ে প্রশান করি। প্রজাগণকে শ্রক্ত দৃঃখ হইতে মার করাই রাজকুমারদিগের কর্তব্য, কিন্তু আত্মকৃত দৃঃখে লিশ্ত করা কোনমতেই শ্রেয় নহে।

লক্ষ্মণ ধর্ম স্বর্প রামের এই প্রকার বাকা শ্রবণ করিরা কহিলেন, আর্থ! আপনি যের্প আদেশ করিলেন, ইহা অতি উত্তম, আর বিলম্বে কাজ নাই, রথে আরোহণ কর্ন। তখন রাম স্মশ্রকে কহিলেন, স্মশ্রণ তুমি রথ আনরন কর, আমি এখনই অরণ্যে বাত্রা করিব।

অনশ্তর সম্পন্ন শীঘ্র অধ্বয়োজনা করিয়া রামের নিকট আগমনপূর্বক কৃতাজলিপ্রট কহিলেন, রাজকুমার! রথ আনিয়াছি, তুমি এক্ষণে সীতা ও লক্ষ্যণের সহিত আরোহণ কর।

রাম সপরিচ্ছদে শর-শরাসন লইয়া রখারোহণপূর্বক সেই আবর্তবহলে তমস্য অতিক্রম করিলেন। তিনি ভ্রমসা পার হইয়া ভাতি লোকেরও অভরপ্রদ নিরাপদ রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। বাইতে বাইতে প্রকৃতিবর্গের চিত্ত-

বিশ্রম উংপাদনের নিমিত স্মান্তকে কহিলেন, স্মান্ত! তুমি একাকীই রখ লইয়া উত্তরাভিমানে গমনপূর্বক শীয় ফিরিয়া আইস। আমি বনে চলিলাম, সাবধান, যেন প্রজারা কোনর,পে এইটি না জানিতে পারে। রাম এই বলিয়া সীতা ও লক্ষ্যানের সহিত রখ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

রামের আদেশমাত স্মশ্য উত্তরাভিম্থে গমন ও প্নরায় আগমন করিলেন এবং রাম সীতা ও লক্ষ্যণ প্নরায় রথে আরোহণ করিলে, তিনি গমনমগুলার্থ উহা একবার উত্তরাস্যে রাখিলেন, তংপরে পরাব্ত করিয়া তপোবনাভিম্থে যাইতে লাগিলেন।

সশ্ভেদাবিংশ সর্গা। এদিকে শর্বরী প্রভাত হইলে প্রেবাসিগণ রামের অদর্শনে শোকে আক্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিষ্ট্ হইরা সজ্জনরনে চারিদিকে চাহিতে সাগিল, কিন্তু তাঁহার রথধ্নিও আর দেখিতে পাইল না। অনন্তর সকলে বিবাদে শান হইরা কর্ণ বাক্যে কহিতে লাগিল, নিদ্যাকে ধিক! আমরা এই নিদ্রারই প্রভাবে হতক্সনে হইরা আজ সেই বিশালবক্ষ বৃহৎবাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। তিনি এই সমন্ত অনুরক্ত লোকদিগকে পরিবাধিক করিয়া কির্পে তাপস্বেশে প্রবাসে গমন করিলেন! পিতা বেষন বিশালব করিতেন, একণে সেই রষ্প্রনীর কি বলিয়া সকলকে ফেলিয়্ করিগো গেলেন! আজ আমরা মহা-প্রদান বা এই শ্বানেই তন্তাগ করিয়া এই তম্মাতীরে স্প্রেচ্র শ্বক কার্ম রহিয়াছে, ইহা শ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া অনলপ্রবেশ করিব। আমরা মহা-প্রমান বা এই শ্বানেই তন্তাগ করিয়া এই তম্মাতীরে স্প্রচর্ শ্বক কার্ম রহিয়াছে, ইহা শ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া অনলপ্রবেশ করিব। আমরা বখন রামশ্না হইয়াছি, তখন অনু সামাদের জীবনে প্রয়োজন কি? লোকে বখন রামশ্না হইয়াছি, তখন অনু সামাদের জীবনে প্রয়োজন কি? লোকে বখন রামশ্বার হইয়াছিলাম, একণে তাঁহাকে হায়াইয়া কির্পে নগরে বাইব। প্রকাতগণ তংকালে স্বঃখিত মনে হলেতান্তোলনপূর্ব হ হ্তবংসা ধেন্র ন্যায় এইর্প ও অন্যান্য রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

অনশ্চর উহারা রথের গ্রমনপথ লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিল। বাইতে বাইতে আর পথ দেখিতে পাইল না, তখন বিষয় মনে সকলে কহিতে লাগিল, হা! একি! কি করিব! দৈবই আমাদের প্রতিক্ল হইরাছেন! এই বলিতে বলিতে আবার সেই পথ অনুসারে প্রতিনিক্ত হইল, এবং ক্লান্ড মনে অষোধ্যায় ফিরিয়া গেল। অষোধ্যায় রাম-বিরহে সকলেই আকুল, তন্দর্শনে উহাদের মনও যারপরনাই বিকল হইয়া উঠিল এবং উহারা শোকাবেগে অনগল চক্ষের জল বিসর্জন করিতে লাগিল। পতগরাজ বাহার গর্ভ হইতে সপ বাহির করিয়া লইয়াছেন, সেই নদীর নাায়, শশাক্ষহীন আকাশের নাায় ও বারিশনে সাগরের নাায় ঐ পরেমী নিতান্তই হতন্ত্রী হইয়াছিল। পৌরেয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, উহাতে আনন্দের লেশমান্ত নাই। তংকালে সকলে দ্বংশে ক্ষিতপ্রায় হওয়াতে প্রতিক্তে আত্মপরিচারে সমর্খ হইল না, এবং অতিকন্টে গৃহপ্রবেশ করিলেও হবগ্রহ ও পরগৃহ নির্বাচন করিয়া লইতে পারিল না।

অণ্টচড়ারিংশ সর্গা শা পোরজন পনের্বার নগরে আগমন করিল। সকলেই দ্বংখে বিষয় ও শাকে আচ্ছা হইয়াছে, সকলেই বিমনায়মান ও মৃতপ্রায়। উহারা দ্ব-দ্ব গ্রে প্রবেশপর্বক প্রেকলতে পরিবৃত হইয়া নিরবচ্ছিল রোদন করিতে লাগিল। আমোদ-আহ্মাদ বিল্পত হইয়া গেল। বণিকেরা আর আপণ প্রসারিত করিল না, করিলেও পণ্যদ্বা যেন সকলের বিষবং বোধ হইতে লাগিল। গ্রেশ্থেরা রন্ধনকার্যে বিরত হইলেন। অপহৃত অর্থ প্নঃপ্রাণ্ড হইলেও আর কেহ হৃত্ট হইল না এবং জননী প্রথমজাত প্রেকে গাইয়াও নিরানন্দে রহিল।

অন্তর পৌরুষ্টারা ভর্তুগণকে প্রত্যাগত দেখিয়া দ্রুখিত মনে গলদগ্রু-**रमा**हरन छ९ मना कीत्रया कीहरल माशिन, यादावा वाघरक आव मर्भन कीतरल না পাইল, তাহাদিগের স্থা পার গাহ ধন ও সংখে প্রয়োজন কি? জগতে এক লক্ষ্যণই সাধ, এবং জানকীই সাধনী, তাঁহারা সেবাপর হইয়া রামের অন,সরণ করিলেন। রাম যে পথ দিয়া যাইবেন, তথায় যে-সকল নদী ও সরোবর থাকিবে ভাহারাই ধনা, কারণ রাম উহাদের নিমলি সলিলে অবগাহন করিবেন। তাঁহার প্রসাদে স্বম্য বৃক্ষপূর্ণ কানন এবং সশৃঙ্গ পর্বত স্থোভিত হইবে এবং উহারা প্রিয় অতিথির ন্যার তাঁহাকে পাইয়া সেবা করিবে। তিনি দেখিবেন, ব্লে বিচিত্র পা্ম্পসকল বিকশিত ও মঞ্জরী টুর্নিড হইয়াছে এবং ভ্রেগেরা মধ্বগন্ধে তাহাতে গিয়া উপবেশন করিতেছে জিপল পক্তবশ্য্যা দিয়া রামকে আরামে রাখিবে। পর্যতসকল কৃপা করিয়া তিলালের উৎকৃষ্ট ফল প্রথপ এবং প্রস্তুবণ স্বছ পানীয় জল প্রদান করিবে। যিখানে রাম তথার ভয় ও পরাভব কিছুই নাই। একণে চল, সেই মুকুদ্রের বহুদ্রে বাইতে না বাইতে আমরা তাঁহার অনুগমন করি। তাদ্শ স্বাধ্বার চরণছারা আমাদিগের সুখজনক হইবে। তিনিই সকলের গতি ও আসুম্বির্বির্বায় আমরা জানকীর সেবা করিব ও তোমরা রামের পরিচর্যা করিবে। ব্যাহ ইংতে তোমাদিগের এবং জানকী হইতে আমাদিগের অলব্ধলাভ ও লব্দরকা ইইবে। দেখ, সকলেই উৎকণ্ঠিত, হর্ষ আর নাই, মনও উদাস হইয়াছে, বল দেখি এখন এই গ্যহে থাকিয়া আর কে সন্তৃষ্ট হইবে? যদি কৈকেয়ীর রাজ্যে ধর্মাধর্মের বিচার না থাকে, যদি ইহা নিতাশ্ত অরাজকের ন্যায় হইয়া উঠে, ভাহা হইলে ধনপতের কথা দ্রে থাক, জীবনেই বা ফল কি? যে ঐশ্বর্যের নিমিত্ত পতিপুর পরিত্যাগ করিল, সেই কুলকল্ডিকনী অতঃপর আর কাহাকে পরিত্যাগ করিবে? আমরা প্রের উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি যে, কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা প্রাণসত্তে তাহার পোষ্য হইয়া এই রাজ্যে বাস করিব না। যে নিলম্প্রি রাজার এমন গণের পত্রেকে নির্বাসিত করিতে পারিল, তাহার আশ্রমে কে সংখে থাকিবে? এই রাজ্য অরাজক হইল: অতঃপর ইহাতে বিস্তর উপদূব ঘটিবে, যাগ-ষজ্ঞও বিলক্ষত হইবে; বলিতে কি, কৈকেয়ী হইতে এই সমদেয়ই নণ্ট হইয়া যাইবে। রাম বনবাসী হইলেন, মহারাজ আর বাঁচিবেন না, তিনি দেহত্যাগ করিলে সবই ছারখার হইবে। অতএব আইস, আমরা শিলায় পেষণ করিয়া বিষপান করি, অথবা রামের অনুগমন কিন্বা যথায় কৈকেয়ীর নামগন্ধও নাই, সেই স্থানে প্রস্থান করি। রাম, সীতা ও লক্ষ্যণের সহিত অকারণ নির্বাসিত হইলেন, এক্ষণে আমরা ঘাতক সল্লিধানে পশ্রে ন্যায় ভরতের নিকট নিবন্ধ হইলাম। জলদশ্যমে রাম, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়-দর্শনি, তাঁহার জন্ত্রবয় গড়ে এবং বাহতু আজানত্রান্বিত; সেই পদমপলাশলোচন অত্যন্ত মধ্রুস্বভাব, সভাবাদী ও সাধ্য। দেখা হইলে তিনি অগ্রেই আলাপ

করিয়া থাকেন, মন্ত মাতভগের ন্যায় তাঁহার বিক্রম, এক্ষণে অরণ্য তাঁহার পাদস্পশে অল•কৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

পোরস্থারা নিতাস্ত দ্বাখিত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে স্থাতিল এবং ভয়ঙ্কর মড়ক উপস্থিত হইলে বের্প হয়, সকলেই সেইর্প কাতর হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দিবাকর যেন উহাদের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও আগত হইল। তৎকালে নগরমধ্যে হোমাণিন আর প্রজন্তিত হইল না, অধায়ন ও শাস্তালাপের সম্পর্ক রহিল না, অধ্যয়ন যেন চারিদিক অবগৃহিণ্ঠত করিল। নৃত্য গাঁত বাদ্য বিলুক্ত হইল। সকলেই বিষম্ম, নিরাল্লয়, আপণসকল অবর্ত্থ, অযোধ্যা শৃত্ত সমুদ্রের নাার তারকাশ্না আকাশের নাায় পরিদ্শামান হইতে লাগিল। রাম পোরনারীগণের গর্ভেব সম্ভান অপেকাও অধিক ছিলেন; উহারা তাঁহার নিমিত্ত অত্যত্ত কাতর হইয়া প্র বা লাভাকে নির্বাসিত করিলে বের্প হর, সেইভাবে আর্তন্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

একোনপদ্ধাশ দর্গ ॥ এদিকে রাম পিতৃআজ্ব প্রাদান উদ্দেশে সেই রাহিশেষে বহুদ্রে অতিক্রম করিলেন। পথিমধ্যে প্রভাত হেইল। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন-পূর্বক দেশান্তরে প্রবেশ করিলেন এই মাহার প্রাদেত হলকর্ষিত ক্ষেত্রসকল শোডা পাইতেছে, এইর্প গ্রাম ক্রিডে কানন অবলোকনপ্র্বক গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রখ্মক্রবিগে বাইতেছিল, কিল্কু ঐ সমস্ত রমণীয় দ্শাদশ্নপ্রসঞ্গে তিনি উহ্দ স্কৃতিব করিতে পারিলেন না।

গমনপথে গ্রাম্য লোক্সি তাঁহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, কামপরারণ রাজা দশরথকে ধিক! তাঁহার প্রেন্ডেন্ছ কিছুমার নাই, বিনি প্রকৃতিগণের প্রতি কখন কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করেন না, তিনি তাঁহাকেই পরিত্যাগ করিলেন। পাপীয়সী কৈকেয়ী নিতান্ত ক্রুক্তভাবা, তিনি অতি ন্শংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত ইইয়াছেন, তিনি ধর্মমর্যাদা লঞ্চন করিয়া রাজার এমন গ্রেবান, দয়াশীল, ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয় প্রতক্তে বনবাস দিলেন!

রাম ঐ সমশত গ্রাম্য লোকের এইর্প বাক্য শ্রবণপ্রেক কোশলদেশের অনত্য সামায় উপনীত হইলেন। এবং পবিশ্রসলিলা স্রোক্তনতী বেদপ্রতি পার হইয়া দক্ষিণাভিম্থে যাইতে লাগিলেন। অদ্রে সাগরগামিনী গোমতী প্রবাহিত হইতেছে। উহার কছদেশে গোসকল সঞ্জন করিতেছিল, রাম উহা পার হইয়া হংস-ময়্র-ম্থারিত স্যান্দিকা নদী অভিক্রম করিলেন। প্রে রাজা মন্ ইক্ষ্যাকৃকে যে জনপদপরিবৃত প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রাম স্যান্দিকা উত্তীর্ণ হইয়া সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন।

অনশতর তিনি বারংবার স্মশ্রকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন, স্মশ্রণ আমি আবার কবে পিতামাতার সহিত সমাগত হইয়া সরব্র কুস্মকাননে ম্গয়া করিব। ম্গয়া আমার তাদৃশ প্রীতিকর নহে, কিশ্চু ইহা রাজ্ববিগণের সন্মত বিলয়া নিষিশ্বও বিলতে পারি না। রাম মধ্র বাক্যে স্মশ্রের সহিত এইর্প ও অন্যান্য র্প নানাপ্রকার কথোপক্থনপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ সগাঁ। অনশ্তর তিনি রাজধানী অযোধ্যার দিকে কৃতাপ্তালি ইইয়া কহিলেন, হে রঘ্কুলপ্রতিপালিতে! আমি তোমাকে এবং বে-সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও তোমায় রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমল্রণ করিতেছি। আমি ঋণমছে, বন হইতে প্রত্যাগত এবং পিতামাতার সহিত মিলিত ইইয়া প্নেরায় তোমায় দশন করিব। রাম এই বলিয়া অযোধ্যাকে সম্ভাষণপূর্বক দক্ষিণ বাহা উত্তোলন করিয়া অপ্র্পূর্ণ লোচনে জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমায় যথোচিত আদর ও কৃপা করিলে, অতঃপর বহাকণ দৃঃখ সহা করা আর শ্রেয় নহে, অতএব প্রতিনিব্ত হও, আমরাও স্বকার্যসাধনে গমন করি।

তখন জনপদবাসীরা রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিবার আশয়ে এক একবার দাঁড়াইয়া রহিল। উহারা যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, নেত্রের ভৃণিভলাভ করিতে পারিল না।

ক্রমে সায়ংকালীন সূর্যের ন্যায় রাম অদৃশ্য হইলেন এবং যথায় বিশ্তর বদান্য লোকের বসতি আছে, চৈত্য ও যুপসকল শোভা পাইতেছে এবং নিরুত্রর বেদধর্নি হইতেছে, যথায় সকলেই হাউপাউ, যে স্থান আয়ুকাননে পরিপার্ণ, জলাদয়-শোভিত এবং ধনধানা ও ধেন,সম্পল্ল, রাম ক্রমণঃ সেই রাজগণের দর্শনীয় রমণীয় কোশল দেশ অতিক্রম ক্রিলেন এবং মৃদ্ধিরূপে স্বেম্যোদ্যানশোভিত ন্সম্ম শ্লাবের পূরে উপনীত হইলেন। বিশ্বাসনী শার্মান্ত শ্রাবের স্থার ভস্পাত হংগেন। ত্রাস দোখলের, ত্রিপথগামনা পাপনাশিনী জাহবী কলকল শব্দে প্রবাহিত হেতেছেন। জাহবীর জল মণির ন্যার নির্মান শীতল ও পবিত্ত। উহাতে ক্রিডেরির গৈবাল নাই। মহার্ষরা ঐ জলে স্নান ও পানক্রিয়া সম্পাদন করিছেরের নিকটে উৎকৃত আশ্রম এবং তটে দেবগণের উদ্যান ও ক্রীড়াপর্যত। এই সংগ্যা দেবলোকে স্বত্রহিংগ্যা মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। তথার দেবলাক স্বত্রহিংগ্যা মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। তথার দেবলাক স্বত্রহিংগ্যা করিতেছেন। জাহবী কোন গণের জিলার ও অংক্রিটের যেন ভবিণ অট্নাস্যা করিতেছেন। জাহবী কোন স্থলে জিলার তথার স্বত্রির স্থলের করিতেছেন। জাহবী ভাসিতেছে, কোন স্থলে প্রবাহ বেণীর আকারে চালয়ছে, কোথাও বা আবর্ত হইতেছে। এক স্থলে স্থির ও গস্ভীর, আর এক স্থলে অত্যন্তই বেগ। কোধাও প্রবাহশব্দ আঁত সমেধ্রে, কোথাও বা একান্ডই কঠোর। স্থানে স্থানে কিন্ডীগ বালুকাময় স্থান, স্থানে স্থানে হংস সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি জ্লচর পক্ষিগণের কলরব। কোন স্থলে তীরের ভরুপ্রেণী যেন মালার ন্যায় শোভা পাইডেছে, কোথাও বা পদ্ম কুম্দ ও কহ্যারসকল মৃকুলিত ও বিকসিত হইয়া আছে এবং প্রুপপরাগ প্রবাহবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। এই পবিত্ত নদী রাজা ভগীরথের তপোবলে বিষ্ণুপাদচ্যত ও হরজ্ঞটাপরিদ্রন্ট হইয়া সাগরে মিলিত হইতেছেন। ইহাতে শিশ্মার নক্ত কুম্ভীর ও উরগাগণ বাস করিতেছে। উহার তীর তর্বতা-গ্রুক্মে একান্ড গহন হইয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে দিগ গব্দ বন্য গব্দ ও স্বুরুমাতখ্য-সকল অনবরত গর্জন করিতেছে। রাম ভাগীরখীকে দর্শন করিয়া স্ম**ন্যকে** কহিলেন, স্মান্ত্র! ঐ দেখ, এই নদার অদ্রে পল্সবকুস্মাস্থােডিড ইণ্যাদী বৃক্ষ রহিয়াছে, আজ আমরা ঐ স্থানেই বাস করিব। তখন জক্ষাণ ও স্মেশ্র উভয়েই তাঁহার বাকো সম্মত হইলেন।

অনশ্তর রথ অবিলম্বে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। রাম, জানকী ও লক্ষ্যণের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা অবতীর্ণ হইলে স্মৃদ্র অধ্বগণকে মোচন করিয়া দিলেন এবং রামকে ইঞ্চাদী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার

সেবা করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্চলিপ্টে সন্নিহিত হইলেন।

ঐ স্থানে গৃহ নামে নিষাদ-জাতীয় এক বলবান রাজা বাস করিতেন। তিনি রামের প্রাণসম স্থা ছিলেন। রাম নিষাদরাজ্যে আসিয়াছেন শ্নিরা গৃহ বৃষ্ধ অমাতা ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং ষংপরোনাস্তি দ্বংখিত হইয়া তাঁহাকে আলিশ্যনপূর্বক কহিলেন, স্থে। তুমি আমার এই রাজধানী অধ্যোধ্যার ন্যায় তোমারই বিবেচনা করিবে। বল, এক্ষণে তোমার কি করিব? ভবাদৃশ প্রিয় অতিথি ভাগাক্তমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

এই বলিয়া নিষাদাধিপতি গৃহ শীন্ত নানাবিধ স্ক্রাদ্ব অল ও অর্থা আনয়নপ্রেক কহিলেন, সথে! তুমি ত স্থে আসিয়াছ? এই নিষাদরাজ্য সমগ্রই তোমার,
তুমি আমাদিগের ভর্তা, আমরা তোমার ভ্রতা। এক্ষণে এই সমস্ত ভক্ষা, ভোজা,
উৎকৃষ্ট শব্যা এবং অশ্বের খাস আনীত হইয়াছে, গ্রহণ কর। রাম গৃহের এইর্প
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে দ্রে হইতে পাদচারে আগমন
এবং ক্রেই প্রদর্শন করিলে, ইহাতেই আময়া সংকৃত ও সন্তুক্ট হইলাম। এই
বলিয়া তিনি বর্তুল বাহ্যুগল ল্বায়া গৃহকে গাঢ়তর আলিজ্যন করিয়া কহিলেন,



গৃহ। ভাগ্যবশতই তোমাকে বন্ধ্-বান্ধবের সহিত নীরোগ দেখিলাম, এক্ষণে তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নিবিধ্যা আছে? তুমি প্রীতিপ্রিক আমাকে যে-সকল আহারদ্রর উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। এক্ষণে চীরচর্ম-ধারণ ও ফলমলে ভক্ষণপ্রেকি তাপসরত অবলম্বন করিয়া অরণ্যে ধর্ম-সাধন করিতে হইবে, স্তরাং কেবল অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রাই লইতে পারি না। এই সমন্ত অন্ব পিতা দশরধের অত্যন্ত প্রির, ইহারা তুম্ত হইলেই আমার সংকার করা হইল। গৃহ রামের এইর্প আদেশ পাইবামাত্র অধিকৃত প্র্বিদিগকে অশ্বের আহার-পান শীদ্র প্রদান করিবার অন্মতি করিলেন।

অনশ্তর রাম উত্তরীয় চীরগ্রহণপূর্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহার সন্ধ্যা সমাপত হইলে লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর সহিত ভ্রিশ্ব্যার শ্রন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রকালন করিয়া তর্ম্বে আশ্রয় লইলেন। একপঞ্চাশ সগ্নি লক্ষ্যণ রামকে রক্ষা করিবার নিমিন্ত অকৃত্রিম অন্রাগে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিরা গৃহ সদত্তত মনে কহিলেন, রাজকুমার ! তোমার জন্য এই স্থেশয়া প্রস্তৃত হইরাছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্রেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না; এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথপ্র্বক সভাই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিরতম আমার আর নাই। ই'হার প্রসাদে ধর্ম অর্থ কামের সহিত ইহলোকে ধণোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্চা। এই স্থানে বহ্সংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শরাসন গ্রহণপ্র্বক পত্নীসহ প্রিয় স্থাকে রক্ষা করিব। আমি নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি অনোর চতুরপা সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ গ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজা! তোমার ধর্মদৃণ্টি আছে; তুমি যখন রক্ষাভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আমাদিগের কোন বিষয়েই ভয় সম্ভাবনা নাই। কিল্তু দেখ, এই রঘ্যুকুলাভিলক রাম জ্ঞানকীর সহিত ভূমি-শ্যায় শ্রন করিয়া আছেন, আর আমার আহার-নিদ্রায় প্রয়োজন কি? কি বলিয়াই বা স্থভোগে রত হইব? রগ্ধ্যে সমসত স্রাস্র যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পঙ্গার প্রতিটত পর্ণশিষ্যা গ্রহণ করিলেন! পিতা মন্ত তপস্যা ও নানাপ্রকার দৈবক্রিয়ার স্ক্রিসান শ্বারা ই হাকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ই হাকে ব্রুজাস দিয়া তিনি আর অধিক দিন দেহধারণ করিতে পারিবেন না; ক্রেই বস্মতীও অচিরাং বিধবা হইবেন। নিবাদরাজ । বোধ হয় এতক্ষণে ব্রেমারীগণ আর্তরবে চাংকার করিয়া প্রাণ্ডি নিবাদরাজ । বোধ হয় এতক্ষণে ব্রেমারীগণ আর্তরবে চাংকার করিয়া প্রাণ্ডি নিবাদরা নির্মণ্ড হইয়াহেন, ক্রেট্রনও নিস্তব্ধ হইরা আসিরাছে। হা ! দেবী কৌশল্যা, জননী সূমিত্র ক্রিন্ত দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এর্পে সম্ভাবনা করি না, বাদ ব্রেকেন, তবে এই রাত্রি পর্যন্ত। জামার মাতা দ্রাতা শহুঘের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রস্বা কৌশল্যা যে প্রেশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইই আমার দুঃখ! দেখ, আর্য রামের প্রতি প্রবামিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে; এক্ষণে পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কন্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্রোষ্ঠ পত্রের অদর্শনে পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভণ্নমনোরথে 'সর্বনাশ হইল! সর্বনাশ হইল!' কেবল এই বলিয়াই মত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবনত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে ঘাঁহারা তংকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আন্দেসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। কথায় রম্পীয় চম্বর ও প্রশস্ত রাজপথসকল রহিয়াছে, যে স্থানে হম্যপ্রাসাদ উদ্যান ও উপবন শোভা পাইতেছে এবং বারাগ্যনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ স্প্রচার আছে ও নিরস্তর তার্যধর্নি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্টপুষ্ট এবং সভা ও উংসবে সতত্তই সন্নিবিষ্ট, ঐ সমস্ত ব্যক্তি আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় পরম সংখে বিচরণ করিবে। হা! পিতা কি জীবিত থাকিবেন? আমরা অরণ্য হইতে প্রতি-নিব্রুত্ত হইয়া তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাইব? আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্বিঘ্যে অযোধ্যায় কি প্রনরায় আসিতে পারিব?

লক্ষ্মণ জাগরণ-ক্রেশ সহ্য করিয়া দ্বংখিত মনে এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে রজনী প্রভাত ইইয়া গেল। নিষাদরাজ লক্ষ্মণের এই সমসত প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া বন্ধ্যুদ্দিবন্ধন অধ্কুশাহত মাতথেগর ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত ইইয়া অজপ্র অশ্রম বিসর্জনি করিতে লাগিলেন।

দিপঞ্চাশ সর্গা। শর্বরী প্রভাত হইলে রাম শৃভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন বংস ; রান্ত্রি অতীত ও স্বৈদিয়কাল উপস্থিত হইল। ঐ দেখ, অরণো কৃষ্ধবর্ণ কোকিল কুহারব করিতেছে এবং ময়্রগণের কণ্ঠধননি শ্রুতিগোচর হইতেছে। আইস, আমরা এক্ষণে গণ্গা পার হই।

লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রার অনুসারে গৃহ ও স্মশ্যকে নৌকা আনরনের সপ্তেত করিয়া তাঁহারই সম্মুখে দশ্ভায়মান রহিলেন। তথন গৃহে সচিবগণকে আহ্মান-প্র্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা কর্ণ ও ক্ষেপণীযুদ্ধ নাবিকসহিত একখানি স্মৃদ্য তরণী শীঘ্র এই তাঁথে আনরন কর। নিবাদগণ গৃহের আজ্ঞামান্র প্রস্থান করিল এবং এক রমণীয় নৌকা আনরনপূর্বক তাঁহাকে সংবাদ দিল।

অনশ্তর নিষাণরাজ কৃতাঞ্জলিপ্টে রামকে কহিছের, সংখ! তরণী আনীত হইরাছে, এক্ষণে আরোহণ কর; বল, অতঃপর করির আর কি করিতে হইবে? রাম কহিলেন, গহে! তোমার প্রয়ন্ত আয়ি প্রেকাম হইলাম, এক্ষণে আমার এই সমস্ত দ্রব্যু নোকায় তুলাইয়া দেও। এই সালয়া রাম বর্ম ধারণ এবং ত্ণীর খজা ও শ্রাসন গ্রহণ করিয়া, সীতা ও ক্রিল্লেনের সহিত অবতরণপথ দিয়া নামিতে লাগিলেন। ইতাবসরে সম্মন্ত তাঁহরে সম্মুখে গিয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে বিনীতভাবে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে করিব, আদেশ কর। তথন রাম দক্ষিণ করে তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, স্মুমন্ত! তুমি প্রনায় স্বরায় রাজার নিউট যাও, আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্যন্তই

তখন রাম দক্ষিণ করে । তামি কি শাল করিয়া কহিলেন, স্মান্ত ! তুমি প্নরায় ধরায় রাজার নিউট যাও, আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্যন্তই শেষ হইল; অতঃপর আমি পদরজে গহন বনে প্রবেশ করিব। স্মান্ত রামের এইর্প আদেশ পাইয়া কাতরভাবে কহিলেন, রাজকুমার! সামান্য লোকের ন্যায় দ্রাতা ও ভার্যায় সহিত তুমি যে বনবাসী হইতেছ, ইহাতে অযোধ্যায় কাহায়ই অভিলাষ নাই। তোমায় যখন এইর্প দ্বঃখ ভোগ করিতে হইল, তখন বোধ হয় জগতে রক্ষচর্য, অধায়ন, মৃদ্তো ও সরলতায় কোন ফলই নাই, কিন্তু বলিতে কি এই কার্যে তুমি বিভ্রেন পরাজয় করিয়া সর্বোৎকর্য লাভ করিবে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে বন্ধনা করিয়া চলিলে, স্তরাং আমরাই কেবল বিনন্ট হইলাম। হা! অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে পাপীয়সী কৈকেয়ীয় বন্ধীভ্ত হইতে হইবে। সার্রথি স্মান্ত রামকে দ্রেদেশে ষাইতে উদ্যুত দেখিয়া এইর্প স্মান্ত্যত বাক্য প্রেয়াগপ্রিক দ্বঃখিভ মনে রোদন করিতে লাগিলেন।

অন্নতর তিনি বাষ্প বিসন্ধানপূর্বক আচমন করিয়া পবির হইলে রাম বারংবার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, স্মৃষ্ট ! ইক্ষ্ণাকু-বংশে তোমার সদৃশ স্হৃৎ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে পিতা ধাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না হন, তুমি তাহাই কর। আমার বিয়োগ-দৃঃখে তিনি একান্তই আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া অভান্তই বিষয় হইয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ এই কারণেই আমি তোমাকে ঐর্প কহিতেছি। সেই মহীপাল দেবী কৈকেশ্বীর শুভোন্দেশে তোমার ধা-কিছ্ আদেশ করিবেন.

তুমি নিঃশংকচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবে। দেখ, কাম-ক্রোথ কৃত যে-কোন কার্যই হউক, তাহাতে অন্যে প্রতিক,লাচরণ করিবে না, এই কারণেই মহীপালগণ রাজ্যশাসন করিয়া খাকেন। এক্ষদে পিতা যাহাতে কোন বিষয়ে অসুখী না হন এবং আমার শোকে একান্ড আকুল হইয়া না উঠেন, তুমি তাহাই করিও। তুমি তাঁহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া আমার নিমিত্ত এই কথা কহিবে, আমরা যে নগর হইতে নির্বাসিত হইলাম এবং আমাদিগকে যে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইল, তালিমিত্ত আমি দঃখিত নহি, লক্ষ্যণও কিছুমার কাতর নহেন। চতুদাশ বংসর অতীত হইলেই তিনি জানকীর সহিত আমাদিগকে প্নেরায় দেখিতে পাইবেন। স্মান্ত! তুমি আমার জনক-জননীকে এইবুপ কহিয়া অন্যান্য মাতা ও কৈকেয়ীকে অধিকল ইহাই কহিবে। তংপরে কৌশল্যাকে আমাদিগের প্রণাম জ্ঞানাইয়া সর্বাপণীণ মঞাল জ্ঞাভ করিবে। মহারাজকেও বলিবে, তিনি ধেন ভরতকে শীঘ্রই আনয়ন করেন এবং আসিলে তাঁহাকেই যেন রাজপদে স্থাপিত করেন। তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ও আলিগ্যন করিয়া আমাদিগের বিয়োগ-দঃখে আর অভিভতে হইবেন না। প্রাণাধিক ভরতকেও কহিবে বে. তিনি যেমন মহারাঞ্জের প্রতি আচরণ করিবেন, মাতৃগ্ণের প্রতিও বেন সেইর্প করেন। কৈকেরীকে বেমন দেখিকেন, স্থামিতা ও ক্রেজ্যাকেও যেন সেইর্প দেখেন। তিনি পিতার ছিতোন্দেশে যৌবরাজ্য শার্ম) সার্ম ইহলোক ও প্রলোকে অবশাই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

অবশাহ শ্রেয়োলাভ কারতে পাারবেন।

সন্মন্দ্র রামের এইর্পে বাক্য প্রবণ্ধ করিয়া লেনহভরে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তোমার সহিত আমার ক্রিনান্দ্র করেবেও আমি প্রগলভ হইরা লেনহপ্রযুক্ত যে কথা কহিব, ভক্ত ক্রিয়া তাহা ক্রমা করিবে। দেখ, ভোমার বিরহে নগরের তাবং লোক ফ্রেক্টিলোকে আকুল হইয়া আছে, এখন বল দেখি, তোমায় রাখিয়া তথায় ক্রিকেই প্রবেশ করিব। তুমি বখন নগর হইতে নিগতি হও, তংকালে প্রবাসীরা তামায় এই রথে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এখন ইহাতে তোমায় দেখিতে না পাইলে উহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। বে রথের রথী রণে নিহত হইয়াছে, কেবল সার্রথমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা দর্শন করিলে স্বপক্ষ সৈনোরা যেমন কাতর হয়, পোরগণ এই রথ দেখিয়া তদ্রপেই হইবে। তুমি যদিও বহুদুরে আসিয়াছ, কিন্তু কন্সনা-বলে উহারা ফেন তোমায় সম্মুখেই অবলোকন করিতেছে, আজ তুমি না ষাইলে নিশ্চয়ই উহাদের প্রণেসংশয় ঘটিবে ৷ রাম ৷ নিজ্ঞমণকালে তোমার শোকে উহারা যেরূপ বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল, তুমি ও তাহা স্বচক্ষেই প্রতাঞ্চ করিয়া আসিয়াছ। ঐ সময় সকলে তোমার বিরহ-দঃখে যংপরোনাসিত দঃখিত হইয়া বের প চীংকার করে একণে কেবল আমায় দেখিলে ভদপেক্ষা শতগুণে অধিক ক্রিবে। হা! আমি দেবী কৌশলাকে গিয়া কি কহিব, আমি ডোমার রামকে মাতুল-কুলে রাখিয়া আইলাম, আর কাতর হইও না, তাঁহাকে কি এই বলিয়া প্রবোধ দিব? না, আমি প্রাণালেড এইর্প অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিতে পারিব না। তোমার বনে ত্যাগ করিয়া যাওয়া যদিও অলীক নহে, কিন্তু অভান্তই অগ্রিয় ইহা আমি কোন সাহসে তহিরে নিকট প্রকাশ করিব। রাম! আমার নিয়োগন্থ এই সমন্ত অধ্ব তোমার স্বজনবর্গকে বহন করিয়া থাকে, ইহারা এক্ষণে এই শ্ন্যু রখ লইয়া কির্পে যাইবে? যদি কাননে তুমি ইহাদিগকে আপনার পরিচর্যায় নিয়ক্ত কর, ইহাদের পরম গতি লাভ হইবে। বাহাই হউক, আমি তোমায় ফেলিয়া কদাচই অবোধ্যায়

ষাইতে পারিব না, তুমি আমাকে তোমার অনুসরণে অনুষতি প্রদান কর।
আমি বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, বদি তুমি আমার না লইয়া যাও তংক্ষণাং
এই রথের সহিত অণিপ্রবেশ করিব। দেখ, অরণ্যে তোমার তপোবিধা ঘটিতে
পারে, কিন্তু আমি থাকিলে রথী হইয়া তংসমুদর নিবারণ করিতে পারিব।
তোমার জন্য রথচর্যা-কৃত স্থেলাভ করিয়াছি, আবার তোমারই প্রসাদে বনবাসস্থে প্রাণ্ত হইব, এই আমার বাসনা। প্রসল্ল হও, অরণ্যে তোমার সলিহিত থাকি,
ইহাই আমার ইছ্মা হইয়াছে। আমি তথার প্রাণপণে তোমার সেবা করিব, অযোধ্যা
কি স্রলোকের নামও করিব না। এক্ষণে, অধিক আর কি, আজ আমি তোমায়
ছাড়িয়া কোনমতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। বনবাস-কাল অতিক্রাণত
হইলে, আমার অভিলাব এই বে, আমি এই রথে প্রবায় তোমাকে লইয়া
অযোধ্যার যাইব। তোমার সপো থাকিলে চতুর্দশ বংসর বেন পলকে অতিবাহিত
হইয়া যাইবে, নচেৎ উহা শতগণে বোধ হইবে সদেহে নাই। ভূত্যবংসল! প্রভ্রপ্রের নিকট ভ্রত্যের যের্প থাকা আবশ্যক, আমি সেইর্পই আছি; আমি
তোমার একজন ভন্ক, তুমিও আমায় ভ্রেয়াচিত মর্যাদা প্রদান করিয়া থাক;
এক্ষণে আমাকে উপেকা করা তোমার উচিত হইতেছে না।

রাম স্মল্টের এইর্পে বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রিটের, ভর্ত্বংসল! আমাতে যে তোমার অন্রাগ আছে, আমি তাহা জানি এক্রিল যে করেণে তোমায় নগরে প্রেরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, তুমি প্রতিনিক্তি হইলে কনিন্দা মাতা কৈকেয়া, আমার বনবাসে সম্পূর্ণ নিঃসংগর হইকে কিন্দু তুমি প্রতিনিক্ত না হইলে, তিনি বিরস মনে ধার্মিক রাজাকে বিশ্বানাদী বলিয়া অযথা আশ্বন্ধ ক্রিবেন। আমার মুখ্য অভিপ্রারই এই বে, কৈনিবা ভরতের রাজ্য পরম স্থে ভোগ করেন। অতএথ তুমি আমার ও মহার্মের জন্য অধোধ্যায় গমন কর। আমি তোমায় বাহা বাহা কহিয়া দিলাম তিরা সেইগ্রেল সকলকে অবিকল কহিত্ত।

এই বলিয়া, রাম স্মেট্রকৈ সান্থনা করিয়া গৃহকে কহিলেন, গৃহ। অতঃপর এই সঙ্গন বনে থাকা আর আমার কর্তব্য হইতেছে না, আশ্রম-বাস ও তদঃপ্রবৃত্ত বেশ আবশাক। অতএব আমি পিতার হিতকামনায় নিরম অবলন্দনপূর্ব ক সীতা ও লক্ষ্যণের মতানাসারে তাপসের নাায় গমন করিব। এক্ষণে তুমি আমার জটা প্রশত্ত করিবার নিমিত্ত বটনির্যাস আনাইয়া দেও।

অনশ্তর বর্টানর্যাস আনতি হইল। ঐ চারধারী বার্য্গল বানপ্রদথ-ধর্মা অবলম্বনার্থা তদ্বারা মদ্তকে জটা প্রদত্তত করিয়া ঋষির নায়ে শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে প্রদ্থানকাল সামহিত হইলে রাম পরম সহায় গ্রহকে কহিলেন, সধে! রাজ্য অতি দৃঃথে রক্ষা করিতে হয়, অতএব তুমি সৈনা কোষ দৃঃর্গ ও জনপদে সততই সাবধান হইয়া থাকিবে। তিনি গ্রহকে এইর্প কহিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে অনতিবিলন্দেব ভাগারখাতীরে গমন করিলেন এবং তথায় নোকা দশন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! তুমি অগ্রে জানকীকে নোকায় আরোহণ করাইয়া পশ্চাং দ্বয়ং উত্থান কর। তথন লক্ষ্মণ অগ্রে সীতাকে উঠাইয়া পশ্চাং স্বয়ং উত্থিত হইলেন। তংশরে রামও আরোহণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও যথাবিধি আচমন করিয়া সীতার সহিতে জাহ্বীকে প্রতিজ্ঞান প্রণম করিলেন।

অনশ্তর রাম, স্মন্য ও গা্হকৈ প্রতিগমনে অনুমতি করিয়া নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে বলিলেন। তরণী ক্ষেপণীপ্রক্ষেপবেগে শীয় বাইতে সাগিল।

জানকী গণগার মধ্যম্থলৈ গিয়া কৃতাঞ্জলিপটে কহিলেন, গণ্গে ! এই রাজকুমার তোমার কৃপায় নিবিধ্যে এই নিদেশ পূর্ণ কর্ন। ইনি চতুর্দশ বংসর অরণ্যে বাস করিয়া প্রেরায় আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আমি নিরাপদে আসিয়া মনের সাধে তোমার পূজা করিব। তুমি সম্দ্রের ভার্যা, ম্বয়ং রক্ষলোক ব্যাপিয়া আছ। দেবি ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। রাম ভালয় ভালয় পেণছিলে এবং রাজ্য পাইলে আমি রাক্ষণগণকে দিয়া তোমারই প্রীতির উদ্দেশে তোমাকে অসংখ্য গো ও অশ্ব দান করিব, সহস্র ফলস স্কুরা ও পলায় দিব। তোমার তীরে যে-সকল দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং তীর্থস্থান ও দেবালয় অর্চনা করিব।

অনতিবিলন্বে নৌকা নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইল। তখন সকলে তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলে রাম লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! সজন বা বিজনই হউক সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হও। তুমি সর্বাগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগমন কর্ন, আমি, পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই রক্ষক হইয়া যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি দৃষ্কর কার্য সংসাধন করিতে হইবে, স্তরাং, এইর্পে পরম্পর পরম্পরকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে। যে স্থানে জনমান্বের সম্পর্ক নাই, ক্ষেত্র ও উদ্যান ক্রিটাগাচর হয় না এবং গর্ত ও নিদ্নোল্লত ভ্রিই অধিক, জানকী আজ বিটাবনে প্রবেশ করিবেন এবং বনবাসের যে কি দৃঃখ আজই তাহা জানিতে প্রেরবেন।

বনবাসের যে কি দৃঃখ আজই তাহা জানিতে প্রেরবেন।
লক্ষ্মণ রামের এইর প বাক্য শ্রবণ ক্রিয়া সর্বাগ্রে চলিলেন। রামও সকলের
পশ্চাং পশ্চাং গমন করিতে লাগিলেন চিনানকে সংমশ্য এতক্ষণ রামকে নিনিমেরলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন বিজি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবামার ব্যথিতমনে
অশ্র বিসর্জনে প্রবৃত্ত হইলেন
অন্তর রাম স্মুস্কুসম্বহ্ল বংসদেশে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের

অনন্তর রাম স্সম্ধ্রিসিরবন্ত বংসদেশে উপন্থিত হইয়া লক্ষাণের সহিত বরাহ খ্যা প্যত ও মহার্র্ এই চারি প্রকার ম্গ বধ করিলেন এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণপ্রিক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষ্যার্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

য়িপণ্ডাশ সর্গায় অনন্তর রাম সারংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! জ্বনপদের বাহিরে সবে এই প্রথম নিশা দর্শন করিলাম, আজ আর স্মান্দ নাই, এক্ষণে তুমি নগর স্মরণ করিয়া উৎকন্তিত হইও না। অদ্যাব্যি আমাদিগকে আলস্যশ্ন্য হইয়া রাগ্র জাগরণ করিতে হইবে: সীতার অলম্পলাভ ও লম্পরকা আমাদিগেরই আয়ত। আইস, আজ আমরা ন্বয়ংই তৃণ-পত্র আনিয়া ভ্তেশে শয়্যা প্রদত্ত করিয়া কন্টেস্তে শয়ন করি।

এই বলিয়া রাম ভ্রমিতে শয়ন করিয়া প্রনরায় কহিলেন, বংস! আজ
মহারাজ' অতি দ্বংখে নিদ্রা বাইতেছেন, কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা প্রণ হইয়াছে,
স্তরাং তিনি অবশ্যই সন্তুন্ট হইবেন। কিন্তু বোধ হয়, ভয়ত উপপ্থিত
হইলে তিনি তাঁহাকে মহারাজ্যে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রাজ্ঞাকে আর
প্রাণে বাঁচিতে দিবেন না। হা! পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমিত্ত তাঁহাকে
পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, স্তরাং তিনি অনাথ, জানি না, অতঃপর কামের
অন্রোধে তিনি কৈকেয়ীর বশবতী হইয়া কি করিবেন। রাজার মতিয়ম

এবং এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। দেখ, পিতা বেমন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এইরূপ দ্বীর প্রবর্তনায় মূর্যাও কি আজ্ঞান,বতী পরেকে ত্যাগ করিতে পারে? ভার্যার সহিত ভরতই সুখী, তিনি একাকী অধিরাজের নায় সমগ্র কোশল রাপ্তা উপভোগ করিকেন। পিতা জীর্ণ হইয়াছেন, আমিও অরণ্য আশ্রয় করিলাম, স্কুতরাং তিনি একাকীই রাজা হইবেন। যিনি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কামের অনুসরণ করেন, তিনি শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় এইরুপ বিপন্ন হন, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমার বোধ হইতেছে যে, ভরতকে রাজ্যে নিয়েজিত আমাকে নিৰ্বাসিত ও পিতার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্তই কৈকেয়ী আসিয়াছেন। এখন কি তিনি সৌভাগামদে মোহিত হইয়া কেবল আমার দঃখিত করিবার জন্য কৌশল্যা ও সূমিহাকে ফ্রগা দিবেন? তোমার জননী আমাদের নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিবেন, অতএব তুমি কল্য প্রাতে এ স্থান হইতে অযোধ্যার প্রতি-গমন কর। আমি একাকী জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে বারা করিব। কৌশল্যা নিতানত নিরাশ্রয় ৷ কিন্তু কৈকেয়ী একান্তই নীচাশয়, তিনি বিশ্বেষবশতঃ অন্যায় আচরণ করিতে পারেন; বলিতে কি আমাদের জননীর প্রাণবিনাশ করিবার নিমিন্ত বিষপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইবেন না। দেবা কোশলাদ জন্মান্তরে নিশ্চরাই অনেক স্ত্রীলোককে প্রহান করিয়াছিলেন, সেই জন্ম জাইর এইর প দ্র্ঘটনা উপদ্থিত হইল। তিনি আমায় এতদিন লুক্তি-পালন করিলেন, বহু, দুঃখে বাড়াইলেন, কিণ্তু সূখী করিবার সমূহে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আইলাম!
লক্ষ্যাণ! আমায় ধিক! আমি জননাক্তি বিশ্তর মন্ত্রণ দিলাম, অতঃপর আর
কোন সমিশ্তিনী যেন আমার ন্যাম্বিশ্রেকে গভে না ধারণ করেন। বোধ হয়,
আমা অপেকা সারিকা মাতার নির্মাধক স্নেহের পার হইবে, তিনি উহার মুখে
শ্রুনির্যাতন করিবার কথা ক্রিনিডে পান, কিণ্ডু আমি তাঁহার পুর হইয়া কি উপকার করিলাম! তিনি√নিতাত দুভাগ্যা, এক্ষণে আমার বিয়োগে শোকে নিমণন ও যংপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া শরান রহিয়াছেন। মনে করিলে আমি রোষভরে একাকী শর্মানকরে অযোধ্যা কি সমগ্র প্রথিবীও নিষ্কণ্টক করিতে পাবি, কিন্ত নির্থাক বল প্রদর্শন শ্রেয় নহে। ভাই! আমি কেবল পরলোকভন্ন ও অধমভিয়েই রাজা গ্রহণ করিলাম না। মহাবীর রাম নির্জ্বনে করুণ মনে এইর প ও অন্যান্যর প নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অগ্র.পূর্ণমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহি*লে*ন।

অনশ্তর লক্ষ্মণ জনালাশ্না হৃতাশনের ন্যার, ইতবেগ সাগেরের ন্যায় রামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া আশ্বাসপ্রদানপূর্বক কহিতে লাগিলেন,—আর্য! আজ আপনি নিস্কানত ইওয়াতে অযোধ্যা নিশ্চরই শশাংকহীন শর্বরীর ন্যায় একান্ত নিম্প্রভ ইইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর এইর্প দৃঃখিত হইবেন না, আপনি দৃঃখিত হইলে আমরাও বিষয় হই। জল হইতে মংস্য উম্পৃত হইলে যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, সেইর্প আপনার বিয়োগে আমরা ক্ষণকালও প্রাণধারণ করিতে পারিব না। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, তাতা ও ন্বর্গই বা কি. কিছুই অভিলাধ করি না।

রাম লক্ষ্মণের এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া তাঁহাকে বনবাসরত অবলন্দনে অনুমতি করিলেন এবং অদ্রে বটবৃক্ষমূলে পর্ণশিষ্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া সাঁতার সহিত তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অরণা জনসঞ্চারশ্ন্য,

তাঁহাদের সপো কেহ নাই, কিন্তু গিরিশ্পাগত সিংহ ষেমন নির্ভারে থাকে, তাঁহারা সেইর্প অকুতোভয়ে তর্তলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

চতুঃপণ্ডাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাত্তি অতীত ও স্বা উদিত হইলে তাঁহারা তথা হইতে গালোখান করিলেন এবং যথার যম্না গণগার সহিত মিলিত চইতেছেন, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া বনপ্রবেশপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বিবিধ ভ্বিভাগ, অদৃষ্টপূর্ব রমণীয় দেশ এবং নানাপ্রকার কুস্মিত বৃক্ষ ডাঁহাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল।

ন্তমশঃ দিবা অবসান ইইয়া আসিলে রাম লক্ষ্যণকে কহিলেন—বংস! ঐ দেখ, প্ররাণের অভিমন্থে ধ্য উলিত ইইতেছে; বোধ হর, ঐ স্থানে কোন শ্ববি বাস করিয়া আছেন। আমরা নিশ্চরই এক্ষণে গণ্গাযমন্নাস্পামে উপস্থিত ইইলাম, এস্থান ইইতে দুই নদীর প্রবাহস্থবর্ষশব্দ কেমন স্পুস্ট শানা বাইতেছে। অদ্রেই আশ্রমপদ, বনজীবীরা আশ্রমবৃক্ষ ইইতে কাণ্ঠ ভেদ করিয়া স্ট্রাছে,—তাহাও দেখা বাইতেছে।

অনন্তর স্থানত হইলে রাম ও লক্ষ্যণ মৃগুনিকাণের ভয়োৎপাদনপ্রক কিরন্দরে অভিক্রম করিয়া গণ্যা ও বম্নার ক্রিবিদিতে মহর্ষি ভরন্বাক্রের আশ্রম প্রাণত হইলেন। দেখিলেন উগ্রতপা বিকলিক মহর্ষি অণিনহোর অনুষ্ঠান-প্রেক শিষ্যগণের সহিত একাগ্রমনে উপরেশ্বি আছেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্যণের সহিত কৃতাঞ্জালিপ্রে অভিবাদন করিলেন এবং জানকীকেও প্রণাম করাইলেন। পরে মহর্ষিকে অভ্যাপরিচয় প্রদানপূর্বক কহিলেন,—ভগবন! আমরা মহারাজ দশর্পের স্থাক, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। রাজবি জনকের কন্যা কল্যাণী স্থান আমারই ভাষা। ইনি এক্ষণে বিক্রম বনে আমার অনুসরণ করিতেছেন। অনুজ লক্ষ্মণও রতধারণপূর্বক আমার সংগ্র যাইতেছেন। আমরা পিতার নিদেশে বনবাসে কাল্যাপন এবং ফল্মন্ল ভক্ষণপূর্বক ধর্ম নাধন করিব।

মহার্ষ ভরদ্বাজ রামের এইর্প বাকা প্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বাগতপ্রদান্ প্রক অহা, ব্র, নানাপ্রকার বনা ফল-মূল ও জল প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত স্থান নির্পণ করিয়া অন্যানা ম্নিগণের সহিত্ত তাঁহাকে বেণ্টনপূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনুনতর কথাপ্রস্পা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাম! বহুদিনের পর তোমার এই আশ্রমে দেখিলাম; তোমাকে যে অকারণ নির্বাসিত করা হইয়াছে, আমি ভাহা শ্নিয়াছি। যাহাই হউক, এই গণ্গা-বম্না-সংগমক্ষেত্র নির্জন, পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এক্ষণে পরমস্থে এই স্থানে অবস্থান কর্।

রাম কহিলেন, ভগবন্ । এই তপোবনের অদ্রে পোর ও জানপদ লোকসকল বাস করিয়া থাকে; বোধ হয়, তাহারা আমাকে ও জানকীকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে. জানিলে সততই গমনাগমন করিবে—এই কারণে এই স্থান আমার তাদ্শ প্রীতিকর হইতেছে না। জানকী বথায় স্থে থাকিতে পারেন আপনি এমন কোন জ্বনশূন্য আগ্রম আমায় দেখাইয়া দিন।

ভরম্বান্ত কহিলেন,—রাম! এই স্থান হইতে দশ ক্লোশ দ্বে গন্ধমাদনতুল্য চিত্রক্ট নামে এক পর্বত আছে। ঐ পর্বতে বিস্তর গোলাঞ্জাল, ভল্লুক ও

বানর বাস করিয়া থাকে। উহার শৃশ্য দর্শন করিলে মণ্যল হয় এবং মোহপাশ হইতে ম্রিলাভ করা বায়। তথায় বহুসংখ্য বৃষ্ণ মহর্ষি শত বংসর তপঃসাধন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, চিত্রকটেই তোমার পক্ষে নির্দ্ধন ও স্থকর হইবে। অথবা বদি তোমার ইচ্ছা হয়, এই আশ্রমে আমারই সহিত কালাতিপাত কর।

এই বলিয়া মহর্ষি ভরন্বাক্ত প্রিয় অতিথি রামকে দ্রাতা ও ভাষার সহিত পরিতুষ্ট করিয়া সকল প্রকার উপচারে সংকার করিলেন। রঞ্জনী উপস্থিত হইল, রাম
অত্যন্তই পরিশ্রান্ত ছিলেন, তিনি সীতা ও লক্ষ্যণকে লইয়া ঐ তপোবনে
পরম সুথে রাহিযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শর্বরী প্রভাত ইইলে রাম তেজঃপ্রেজকলেবর ভরন্বাঞ্চের সহিহিত হইয়া কহিলেন,—ভগবন্! আজ আমরা আপনার আশ্রমে নিশাযাপন করিলাম, এক্ষণে আপনি চিত্রকটেগমনে আমাদিগকে অনুমতি কর্ন। ভরন্বাজ কহিলেন, রাম। চিত্রকটেবাস সর্বাংশেই তোমার বোগ্য। ঐ পর্বতে ফল, মূল ও মধ্ব প্রচর পরিমাণে প্রাণ্ড ইইবে। তথার বিস্তর বৃক্ষ আছে, কিল্লর ও উরগ নিরন্তর বাস করিতেছে। কোকিলের কুহ্রব, ময়্রের কেকাধর্নি সততই শানা ঘাইতেছে। টিট্রিভকুল কুলারে বসিরা ক্জন করিতেছে, মত্ত মুশ্র স্বান্থ দলবন্ধ হইয়া বেড়াইতেছে। রাম! ঐ প্রানে তুমি সীতার স্তিতি নদী, প্রপ্রবণ ও গিরিগ্রহায় পরিশ্রমণ করিয়া অত্যান্তই আনন্দিত ইইবে এক্ষণে সেই শাভুজনক স্থাকর প্রদেশে গিয়া স্বছন্দে বাস কর।

প্রদেশে গিয়া ন্বছন্দে বাস কর।

পশ্পঞ্জাশ সর্গ ॥ অন্যতর করে ও লক্ষ্যণ ইহার্য ভরন্বাজকে অভিবাদনপ্রেক চিত্রক্টে বাতা ক্রিমের নিমিত্র উদ্যত হইলেন। তথন পিতা যেমন
উরস্কাত প্রেকে স্থানাস্ট্রে প্রস্থান করিতে দেখিলে ন্বস্তায়ন করিয়া থাকেন
সেইর্পে মহর্ষি তাঁহাদিগের উল্দেশে ন্বস্তায়ন করিয়া কহিলেন,—রাম! তুমি
এই স্পামতীর্থে গিয়া পশ্চিমবাহিনী বম্নার তীর অবলন্বনপ্রেক গমন
করিবে। কিয়্দার অতিক্রম করিয়া এক তীর্থ দেখিতে পাইবে। সেই তীর্থে
অবতীর্ণ হইয়া ভেলান্বায়া নদী পার হইতে হইবে। পথে শ্যাম নামে অত্যুচ্চ
এক বটবৃক্ষ আছে। উহার দলগুলি হরিন্বর্ণ, চারিদিক বিবিধ পাদপে পরিবেন্টিত; ম্লে সিম্প প্রেবেয়া বাস করিয়া আছেন। গমনকালে সীতা
কৃতাঞ্জলিপ্রেট ঐ বৃক্ষকে প্রণাম করিবেন। উহার শীতল ছায়ায় ডোমরা বিশ্রাম
কর আর নাই কর, তথা হইতে এক কোশ অন্তরে গিয়া, শল্পকী ও বদরীয়াও
এবং যম্নাতীরজ অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষে পরিব্যান্ত নীল্বর্ণ এক কানন দেখিতে
পাইবে। আমি অনেকবার চিত্রক্টে গিয়াছি, ঐ পথা দিয়াই তথায় গমনাগমন
করা যায়। উহা অতিস্কৃশ্য ও বাল্কাময় এবং উহার কুরাপি দাবনেল নাই।

মহার্ষ ভরশ্বাজ এইর পে চিত্রক্টের পথ নির্দেশ করিয়া দিলে রাম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনকার নিদিশ্ট পথ অন্সারেই চলিলাম। এক্ষণে আপনি প্রতিনিব্ত হউন।

অন্তর ভরদ্বাজ প্রতিগমন করিলে রাম লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! ম্নিয়ে এইর্প অন্কম্পা করিলেন ইহা আমাদের পরম সোভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। এই বলিয়া রাম সীতাকে অগ্রে লইয়া লক্ষ্যণের সহিত যম,নাভিম,থে



চলিলেন এবং ঐ বেগবতী নদীর সন্নিহিত হইয়া উহা কি প্রকারে পার হইবেন ভাবিতে লাগিলেন।

অন্তর তাঁহারা বন হইতে শ্রুক কাঠে আহরণ এবং উশীরদ্বারা তাহা



বেন্টন করিয়া ভেলা নির্মাণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্যণ জন্ব, ও বেতসের শাখা ছেদনপ্র্বিক জ্ঞানকীর উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তথন রাম সাক্ষাং লক্ষ্যীর নাায় অচিন্তাপ্রভাবা ঈষং লান্জ্বতা বিশ্লদরিতাকে অগ্রে ভেলায় ত্লিলেন এবং তাঁহার পাশ্বে বসনভ্ষণ, যতি এবং ছাগ্রচম সংবৃত পেটক রাখিয়া লক্ষ্যণের সহিত করিং উথিত হইলেন এবং সেই ভেলা অবলন্বন করিয়া প্রতিমনে সাবধানে পার হইতে লাগিলেন সানকী যম্নার মধান্থলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবি ক্রেমাম তোমায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, এক্ষণে যদি আমার ক্রামা স্মুক্তির রত পালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রস্তুর গো ও শত কলস স্ক্রা দিয়া তোমার প্রভা করিব। সাঁতা কৃতাঞ্জ্বিকি স্টে এইর্প প্রার্থনা করত তরশ্ববহ্লা কালিন্দার দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইটেন।

পরে সকলে সেই ভেঁলা পরিত্যাগপ্র ক যম্নতেটের বনস্থল অতিক্রম করিয়া শ্যাম বটের সিলিহিত হইলেন। জানকী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাজলি-প্রটে কহিলেন, তর্বর! আমার পতি বতকাল পলেন কর্ন, আমরা আবার আসিয়া যেন আর্যা কোঁশল্যা ও স্মিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার, এই বলিয়া তিনি বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

অনশতর রাম লক্ষ্যাণকে কহিলেন, বংস! তুমি সীতাকে লইয়া অল্লে গমন কর, আমি সশস্ত্র হইয়া সকলের পশ্চাতে যাইব। দেখ, গমনকালে জানকী ষে ফল এবং যে প্রুপ চাহিবেন, যে বস্তুতে ই'হার স্প্রা হইবে, তুমি তৎক্ষণাং তাহা আনিয়া দিবে।

সীতা যাইতে যাইতে বৃক্ষ, গুল্ম এবং অদৃষ্টপূর্ব প্রুপ্পগ্রেছস,শোভিত লতা যাহা কিছু দেখেন অমনি রামকে জিল্ঞাসা করেন, লক্ষ্যপত ব্যুদ্তসমুস্ত হইযা তাহা আনিয়া দেন। তৎকালে তিনি সেই নিমলিজলবাহিনী হংস্পারসনাদিনী যমুনাকে দেখিয়া অত্যানতই আন্দিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষাণ তথা হইতে ক্রোশমাত্র গমনপূর্বক বহুসংখ্য পবিচ মুগ বধ করিয়া বনমধ্যে ভোজন করিলেন এবং মাতজ্গসঙ্কুল বানরবহুলে বিপিনে সুধে বিচরণ করিয়া নিশাকালে সমতল নদীতীরে আশ্রয় লইলেন। **ষট্পণ্ডাশ সর্গা। রজনী প্রভা**ত হইলে রাম লক্ষ্মণকে জার্গারত অথচ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন দেখিয়া মৃদ্বচনে প্রবোধিত করত কহিলেন,—লক্ষ্যুণ! ঐ শ্রন, বনের পক্ষিসকল মনোহর স্বরে কলরব করিতেছে। এক্ষণে আমাদিগের প্রস্থানের সময় হইয়াছে, চল আমরা গমন করি। তখন লক্ষ্যণ যথাসময়ে প্রবৃষ্ণ হইয়া প্রেদিনের পর্যটনশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সকলে যম্নার জলে স্নান করিয়া খাষ-নিষেবিত পথে চিত্রক্টাভিমুখে বাইতে লাগিলেন। গমনকালে রাম কমললোচনা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, বসন্তে পূষ্প-বিকাশ-নিবন্ধন কিংশ্ব বৃক্ষ যেন মাল্য ধারণ করিয়াছে এবং বোধ হইতেছে যেন উহার চতুর্দিক দাবানলে প্রজন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, ভল্লাতক, বিক্ব ফলপ্যদেপ অবনত হইয়া আছে, কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই। প্রতি বৃক্ষে দ্রোণপ্রমাণ মধ্রুম লম্বমান রহিরাছে। দাড্যুহ চীংকার করিতেছে, ময়্র ভাকিতেছে এবং বনম্থল ব্বেদর স্বরংপতিত প্রদেপ আছল হইয়া আছে। ঐ অদুরে চিত্রক্ট পর্বত। উহার শৃংগ অতিশয় উচ্চ, উহাতে হৃষ্পিতসকল দলবন্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং বিহঙ্গেরা কোলাহল কবিয়া চারিদিক প্রতিধন্নিত করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষাণ! আমরা এই চিত্রক্টের সমতল রমণীয় কাননে পরম সংখে বিহার করিব।

অন্তর তাঁহারা পাদচারে কিয়ন্দরে অভিন্য করিয়া চিত্রক্টে উপন্থিত হইলেন। উপন্থিত হইয়া রাম লক্ষ্যাকে ক্ছিলেন, বংস! এই পর্বতে ফল-মূল প্রচর পরিমাণে উপলব্ধ হইবে, ইহার লুক্টে অতি স্কুলাদ্। বেয়ে হয়, এখানে জাবিকার নিমিন্ত আমাদিগকে ক্রেপ্টেলার করিতে হইবে না। এই স্থানে বহ্সংখ্য ক্ষি বাস করিয়া আছের হহা বাস করিবার বোগ্য স্থান আইস, আমরা এই চিত্রক্টেই আশ্রম ক্ষিব। এই বলিয়া তাঁহারা মহার্ম বাদ্মীকির আশ্রমে উপন্থিত হইয়া স্ক্রমালিপ্টে তাঁহাকে আশ্রনিবেদন ও অভিবাদন করিয়া নাম্মীকও ছাইনাদগকে স্বাগতপ্রদনপ্রক অভার্থনা ও সংকার করিয়া সম্ভূন্ট হইলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! তুমি এক্ষণে দৃঢ় উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ আনিয়া গৃহ প্রস্তুত কর, চিত্রকটো বাস করিতে আমার অত্যন্তই অভিসাহ ইইয়াছে। লক্ষ্যণ রামের আদেশমাত্র অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া এক্থানি গৃহ নির্মাণ করিলেন। ঐ গৃহের চতুদিক কাষ্ঠাবরণে আবাত উপরিভাগ প্রশ্বারা আছোদিত এবং উহা অতি স্কৃশ্য হইয়াছে,—দেখিয়া রাম পরিচারণপর লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! এক্ষণে আমাদিগকে মৃগমাংস আহরণ করিয়া গৃহ্যাগ করিতে হইবে। বাঁহারা বহুদিন জীবনধারণের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের বাস্তুশান্তি করা আবশাক। অভএব তুমি অবিলম্বে মৃগবধ করিয়া আন। শাস্ত্রনিদিণ্ট বিধি পালন করা স্বতোভাবেই শ্রেয় হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ বন হইতে মৃগ বধ করিয়া আনিলেন। তন্দর্শনে রাম প্রেরায় তাঁহাকে কহিলেন, বংস! তুমি গিয়া এই মৃগের মাংস পাক কর; আমি দ্বয়ংই বাস্তুশান্তি করিব। দেখ, অদ্যকার দিবসের নাম ধ্রেব এবং এই মৃহ্তেও সৌমা, অতএব তুমি এই কার্ফে বছবান হও। তখন লক্ষ্মণ প্রদীশত বহিমধ্যে পবির মৃগমাংস নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা শোণিতশ্লা ও অত্যন্ত উত্তপত হইয়াছে দেখিয়া রামকে কহিলেন, আর্ম! আমি এই সর্বাদ্যপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ মৃগ অণিনতে পাক করিয়া আনিলাম, আপনি এক্ষণে গহেষাগ আরন্ত কর্ন।



অনশ্তর দৈবকার্যনিপণে গণেবান রাম দ্নান করিয়া যাগসমাপক মন্তুদ্বারা বাদতুশাদিত করিলেন এবং দেবগণের প্রেলা সমাধানান্তে পরিত্র হইয়া গ্রেছ প্রিভিট হইলেন। তিনি গ্রপ্তবেশ করিয়া পাপহর রোল, বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্তুদোষপ্রশমন নানাপ্রকার মহিলক কার্বের অন্তান ও জপ করিতে লাগিলেন।

এইর্পে দৈব কার্যসকল সম্পন্ন হইলে আরু প্রতিমনে বিধিপ্রাক নদীতে মনান করিয়া তথায় আশ্রমের অন্রাপ্রাক্তি আয়তন ও বেদি প্রস্তৃত করিয়া রাখিলেন এবং দেবতারা যেমন স্থেমি সানানী দেবসভায় প্রবেশ করেন, সেইর্প জানকী ও লক্ষ্যণের সহিত যোগ্য সানি প্রস্তৃত বার্সভার-বিরহিত মনোহর পর্ণকৃটীরে প্রবেশ করিয়া করে করিডে লাগিলেন। রমণীয় চিত্রকাট এবং উংকৃট অবতরণপথবার ক্রিটাক্ষিমা রহিল না। তিনি যে অবোধাা হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন, তংকালে সেই দুঃখ সম্পূর্ণ বিক্ষাত হইয়া গেলেন।

সশ্ভণগাদ সগা। এদিকে রাম দৃঃখিত মনে বহুক্রণ স্মান্তরে সহিত কথোপকথন করিয়া ভাগারিথীর দক্ষিণ ভীরে উপনীত হইলে, নিষাদরাজ গৃহ স্বগ্রে প্রতিগমন করিলেন। স্মান্তও শুয়াগে রামের মহর্ষি ভরুত্বাঞ্জের আশ্রমে গমন, তথার আভিথ্য গ্রহণ এবং চিত্রক্ট পর্বতে অবস্থান—গাছ-প্রেরিত লোক-মান্থে এই সকল সমাক্ জ্ঞাত হইলেন এবং গাহের অন্জ্ঞান্তমে রথে অন্ব্রেজনা করিয়া দীনমনে শীল্প অযোধ্যাভিমানে বাত্তা করিলেন। পথিমধ্যে গ্রাম, নগর, সরিং, সরোবর এবং কুস্মিত কাননসকল তাহার নেতগোচর হইতে লাগিল। পরে শৃত্যবের পরে হইতে যে দিবস নিজ্ঞান্ত হন, তাহার ন্বিতীয় দিনে সায়াহকালে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা জনশানা স্থানের নায়ে নিঃশব্দ ও নিরানন্দ। তদ্দর্শনে স্মান্ত শোকে আল্লোন্ড ও একানত বিমনারমান হইয়া মনে করিলেন, বৃথি এই নগরী রামের শোকানলে হন্তী অন্ব্রাজা প্রজা সকলেরই সহিত দেখ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি মহাবেগে নগরত্বারে উপনীত হইয়া শীল্প তক্ষধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রব্যিসগণ স্মান্ত

আগমন করিতেছেন দেখিয়া, 'এক্ষণে রাম কোথার'—কৈবল এই কথা জিজ্ঞাসা করত রখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন স্মেশ্র তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, গশ্গাতীরে ধর্মপরারণ মহান্যা রাম আমার অন্ভা করিলে আমি তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রভ্যাগমন করিলাম, ইহার অধিক তাহার বিষয় আর কিছুই জানি না।

তখন প্রবাসীরা রাম গণ্যা পার হইয়া গিয়াছেন জানিয়া, বাদপপ্ণ-লোচনে হা হতোহদিম বলিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রক রোদন করিতে লাগিল। তংকালো উহারা স্থানে দ্থানে দলবন্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, হা! আমরা এই রথে আর রামকে দেখিতে পাইলাম না। দান, ষজ্ঞ, বিবাহ, সমাজ ও উৎসবে তাঁহার দর্শনিলাভ নিভান্তই দ্র্লভি হইল। তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, আমাদিগের উপব্যক্ত কি, ইণ্ট কি, কির্পেই বা আমরা স্থা হইব,—তিনি সততই এই চিন্তায় আকুল হইতেন। ঐ সময় স্থালোকেরাও গবাকে দশ্ভায়মান হইয়া রামের শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল, স্মন্ত বিপণীপথে গমনকালো তাহাও শ্নিতে পাইলেন এবং বস্থানারা ম্থ আছোদন করিয়া রাজপ্রাসাদাভিম্বেশ্ বাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি অবিশ্বে তথার উপস্থিত হইকের এবং রথ হইতে অবতীর্ণ হইরা মহাজনপ্রণ সাতটি ককা অতিক্রম ক্রিয়া চলিলেন। তংকালে প্রাসান হইতে প্রেনারীগণ স্মান্তকে দেখিরা রাজ্য অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিলেন এবং বংপরোনান্তি কাতর স্থান অতি বিশাল, ধবল, জলধারাকুল লোচনে অস্পন্তভাবে পরস্পর পরত্রির প্রতি চাহিতে লাগিলেন। রাজ্যহিনীরা হুমা হইতে অবতরণ্ঠিক শোকাকুল মনে ম্দ্রেচনে কহিলেন, হা! স্মান্ত রামের সহিত বিশ্বাল হুইয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে পরিতাগ করিয়া নগরে আইলেন; ছুট্টিনা, এখন কাতরা কৌশল্যাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন। রাম রাজ্যাভিত্তি উপেকা করিয়া নিগতে হইলে বখন কৌশল্যা প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তখন বোধ হয়, জীবন কেবলই দ্বংথের এবং মৃত্যুও সহজে হয়, না।

স্মন্ত মহিষীগণের এইর প স্সঞ্গত বাকা প্রবণপূর্বক শোকে প্রদীশৃত হইয়া অভ্যম কক্ষায় প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তথায় রাজা দশরথ পরেশোকে লান হইয়া পাণ্ড্রাগশোভিত গৃহে দীনমনে উপবেশন করিয়া আছেন। তথন স্মন্ত তাঁহার সিমিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাম যের প কহিয়া দিয়াছেন, অবিকল সেই কথা কহিতে লাগিলেন। দশরথ নিশ্তব্যভাবে তংসম্দয় প্রবণ করিয়া প্রশোকে ভ্তলে ম্ছিতি হইয়া পাড়লেন। তিনি ম্ছিতি হইলে রাজমহিষীরা দ্বংসহ দ্বংখে আহত হইয়া বাহ্ উত্তোলনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা ও স্থামিয়া অবিলাদেব ধরাতল হইতে তাঁহাকে উত্থাপনপ্র্বাক কহিলেন, মহারাজ! সেই দ্বুকর কার্যসম্পাদক রামের বার্তাহারক বন
হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তুমি কেন ই'হার সহিত আলাপ করিতেছ না?
রামকে বনবাস দিয়া তোমার কি আজ লজ্জা হইয়াছে? এক্ষণে উত্থিত হও।
তুমি এইর প কাতর হইলে তোমার পরিজনেরা আর বাঁচিবে না। তুমি যাহার
ভয়ে স্মান্তকে কোন কথা জিজ্ঞাসিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই। এক্ষণে
অশ্তিকত মনে ই'হার সহিত বাক্যালাপ কর।

শোকাকুলা কৌশল্যা বাষ্পাদগদ বাক্যে মহারাজ দশর্থকে এইর্প কহিয়াই ভ্তলে ম্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আর আর মহিষীরা তাঁহাকে পতিত এবং পতিকে অত্যতই বিষয় দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার আবালব্ধ্ধবিনতারা নৃপতির অন্তঃপর্রে আর্তরিব উথিত হইয়াছে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলে; প্নরায় অযোধ্যায় ভূম্ল ব্যাপার উপস্থিত হইল।

আন্টেপন্থাশ সর্থা। অনন্তর বীজনাদি ন্বারা দশরখের সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি রামের ব্রান্ত জানিবার নিমিন্ত স্মন্ত্রকে আহ্বান করিলেন। তংকালে ঐ বৃশ্ধ রাজা দ্বংখলাকে নিভাল্ত কাতর হইয়া অচিরধ্ত হস্তীর নায়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিতালপ্র্বিক কথন রামের নিমিন্ত পরিতাপ এবং কথন বা চিন্তা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে স্মন্ত্র ধ্লিধ্সরিত কলেবরে সজলনয়নে তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কাতর মনে কহিলেন,—স্ত! ধর্মপরারণ রাম তর্ম্জ আশ্রয় করিয়া কোন্ স্থানে আছেন? তিনি অতাল্ড স্থানী, এক্ষণে কি আহার করিবেন? দ্বংখ তাহার বেংগা নহে, কির্পে তাহা সহ্য করিতেছেন? উত্তম শ্রমা শর্মন করিয়া থাকেন? গমনকালে বাহার স্মিত্রের নাায় কেমন করিয়া ছত্তেল শয়ন করিয়া থাকেন? গমনকালে বাহার স্মিত্রের করিয়াছে, তিনি লক্ষ্মণের সহিত কির্পে তথায় থাকিবেন? হার করিলেন? স্ক্রমারী জানকীকে লইয়া রথ হইতে কির্পে পদর্কে সমন করিলেন? স্তাহারা স্ক্রমারী জানকীকে অরণো প্রবেশ করিছে দেশির্মা আসিয়াছ, তুমিই ধনা। আমার রাম কি কহিয়াছেন? লক্ষ্মণ করিছে সমন করিলেন? স্কাত্র বা বনে গিয়া কি কথা বলিয়া দিলেন? তুমি রামের শয়্রম করিরা থাকিব।

স্মান্ত রাজা দশরখের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাৎপগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! রাম কৃতাঞ্চালপুটে আপনাকে প্রধাম করিয়া ধর্মে মনোনিবেশপ্রাক কহিয়াছেন, স্মন্ত! তুমি আমার কথান,সারে সেই স্বিখ্যাত মহাত্মা পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিবে। অন্তঃপ্রের সকল স্মালোককে আমার নমস্কার ও মঞালসমাচার নিবিশেষে জানাইবে। জননী কোশলাকে আমার অভিবাদন ও সর্বাঞ্গীণ কুশল নিবেদন করিয়া আমি ধর্মপথে যে অটল আছি এই কথা কহিবে; আরও বলিবে, দেবি! তুমি ধর্মশীলা হইয়া যথাকালে অস্ন্যাগারে অস্নি-পরিচর্যা করিবে এবং আমার পিতার চরণযুগল দেবতার ন্যায় দেখিবে। আমার মাতৃগণের সহিত ব্যবহারকালে মানাভিমান কিছুই মনে আনিও না এবং আর্যা কৈকেয়ীকে মহারাজ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন বলিয়া বিবেচনা করিও না। নৃপতিরা জ্যোষ্ঠ না হইলেও প্জ্যে হইয়া থাকেন, অতএব তুমি রাজধর্ম ক্ষরণ করিয়া কুমার ভরতকে রাজার ন্যায় সমাদর করিও। সুমন্ত ! তুমি জননীকে এইর্প কহিয়া ভরতকে আমার মণাল জানাইবে এবং আমার ব্যক্যান্সারে বালবে—তিনি মেন মাতৃগণের মধ্যে সৰুলের সহিত ন্যায়ান্সারে ব্যবহার করেন এবং যৌবরাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতাকে যেন রাজ্যেশ্বর **ক্রিয়া রাখেন। পিডা বৃন্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে রাজ্যচ**্যত করা অকর্তব্য,

অতএব তাঁহারই আছা প্রচার করিয়া তাঁহাকে যেন সম্ভূষ্ট করেন। মহারাজ! রাম সকলকে এইরপে কহিয়া দিয়া গলদপ্র,লোচনে আমার বলিলেন, সম্মন্ত! তুলি আমার মাতাকে স্বায় জননীর ন্যায় দেখিও। সেই পদ্মপলাশলোচন এই কথা কহিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধাক্ষাণ ক্রোধাবিষ্ট হঁইয়া দীর্ঘনিঃন্বাস পরিত্যাগপ্রক কহিলেন, সার্থ! মহারাজ এই রাজকুমাবকে কোন্ অপরাধে নির্বাসিত করিলেন? কৈকেরীর লগ্ন আদেশে এইরাপ কার্যান্টোন ভাঁহার যোগ্য ব্য অযোগ্যই হউক, কিন্তু ইহাতে আমরা অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছি। আর্য রামের নির্বাসন কৈকেরীর লোভনিবন্ধন বা বন্তুতই বরদানবন্দতঃ ঘটিয়া থাকুক, মহারাজ যে অকার্য করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি ঈন্বরেচ্ছার এইর্প হইয়া থাকে তাহাতে আর বন্তব্য কি, কিন্তু রামকে ত্যাগ করিতে হয়, এইর্প কোন কারণই আমি দেখিতেছি না। মহারাজ কেবল ব্লিখ-লাঘবহেতু কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ না করিয়া এই কর্ম করিয়াছেন, ইহাতে ইহকাল ও পরকালে তাঁহাকে ক্রেশ ভোগ করিতে হইবে। আমি তাঁহাতে পিতৃভাব অনুমান্ত দেখিতে পাই না; রামই আমার হাতা, প্রভাব, বন্ধা ও পিতা। বিনি সক্র লোকের হিতসাধনে নিবিন্ট এবং সকল লোকেরই প্রির, তাঁহাকে পরিত্রেরা, করিয়া মহারাজ কির্পে সকলকে অনুরক্ত করিবেন। বিনি প্রজাগণের স্প্রত্রির, সেই ধার্মিককে নির্বাসন ও সকলের সহিত বিরোধ উৎপাদনপূর্বক ডিল্সিকর্পেই বা রাজা হইবেন।

রামই আমার প্রাতা, প্রভা, বন্ধা ও পিতা। বিনান সকল লোকের হিতসাধনে
নিবিন্ট এবং সকল লোকেরই প্রির, তাঁহাকে পরিত্যকা করিয়া মহারাজ কির্পে
সকলকে অনুবন্ধ করিবেন। যিনি প্রজাগণের স্পূর্ণের, সেই ধার্মিককে নির্বাসন
ও সকলের সহিত বিরোধ উৎপাদনপূর্ব ক তিনি কির্পেই বা রাজা হইবেন।
মহারাজ! এ সময় জানকী ঘন ঘন বিশিষ্ট বিস্ময়াবেশে স্তথ্য হইয়া দাঁড়াইয়া
রহিলেন। দৃঃথ কাহাকে বলে বিশ্বি তাহা জানেন না, তৎকালে ভাগো এই
বিপদ উপস্থিত দেখিয়া অনুবন্ধ রোদন করিতে লাগিলেন। আমাকে কিছুই
কহিলেন না, কেবল শৃত্তু কি স্বামার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন এবং
আপনার এই রথ ও আমাকৈ বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ওকোনৰভিতম লগা। অনুভাৱ আমি রাম ও লক্ষ্যণের বিরোগ-দ্বংখে বংপরোনাদিত কাতর হইরা কৃতার্জালপ্টে তাঁহাদিগকে অভিবাদনপ্তাক তথা হইতে রথ লইরা প্রশ্বান করিলাম। মহারাজ! যদি রাম আমাকে প্নরার আহ্বান করেন, এই প্রত্যোশার শ্লগবের প্রে নিষদেপতি গ্রের সহিত বহুক্রণ অবস্থান করিরাছিলাম, কিন্তু আমার সে আশা প্র্যাহিলাম। আমিবার সময় আমার অন্বর্গণ রামের বনগমনে দ্বাথিত হইরা উষ্ণ অন্ত্র্ মোচন করিতে লাগিল, প্র্বিং আর রথ বহন করিতে পারিল না। দেখিলাম, আপনার অধিকারে কৃক্ষসকল প্রুপ, অন্ত্রর ও ম্কুলের সহিত দ্বংশে জ্বান হইরা গিয়াছে। নদী, পল্বল ও সরোবরের জল অত্যুন্ত আবিল ও উত্তুন্ত, কমলদল সন্ত্রিত এবং বন ও উপবনের প্রত্রেসকল শ্রুক হইরাছে। মংস্য ও জলচর পক্ষীরা সলিলে লান রহিরাছে, প্রাণিসকল নিস্পন্দ, হিংস্ত জন্তুগণ্ও সঞ্চরণ করিতেছে না, বন রামের শোকে বেন নীরব হইয়া আছে। জলজ ও স্থলম্ব প্রেণ্ডির গন্ধ পর্বেণ আর নাই এবং ফলও বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। প্রশ্বনর রমণীয়তাও বিদ্বিত হইয়াছে। মহারাজ! আমি যখন অবোধ্যার প্রবেশ করি,



তংকালে কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না এবং রামকে দেখিতে না পাইয়া ঘন ঘন নিঃখবাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পথের লোকেরা দ্র হইতে রথে রামকে না দেখিয়া অবিরল্ধারে অপ্র্বিসর্জনে প্রব্ হইল। প্রাসাদ হইতে সমস্ত পৌরল্রী প্রমধ্যে রথ উপস্থিত দেখিয়া রিমর অদর্শনে হাহাকার আরুভ করিল এবং বংপরোনাস্তি কাতর হইয় অসিল। ঐ সমর দেখিলাম, সকল লোকনে অস্পর্ভাবে পরস্পরের প্রতি চাহিতে অসিল। ঐ সমর দেখিলাম, সকল লোকই কাতর, স্কুতরাং কে মির, কে বি কেই বা উদাসীন—ইহার কিছুই আমি ব্বিতে পারিলাম না। রাজন প্রালব কি, অবোধারে অধিবাসীরা বিষয় হইয়া দীঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে করিতেছে। দেখিয়া বোধ হর, যেন নগরী প্রহীনা কোশল্যারই নায়ে সামর সালনীয় হইয়াছে।

মহীপাল দশর্থ স্মাট্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনমনে বাংপগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, সূমন্ত্র! আমি বখন পাপকুলোৎপলা কৈকেয়ীর কথায় রামের নির্বাসন অপগীকার করি, তখন মন্ত্রণানিপরে বৃন্ধগণের সহিত এই বিষয়ের কিছু,ই বিচার করি নাই। আমি অমাত্য ও সু,হু,দগণের প্রামশ না লইয়া স্ক্রীর অনুরোধে মোহের বশীভাত ইইয়াই সহসা এই কার্য কবিয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বোধ ইইতেছে যে, ভবিতবাতা ও দৈবের ইচ্ছাবশতঃ এই কুল উৎসম হইবে, এইজন্য আমার ভাগ্যে এই বিপদ ঘটিয়াছে। সংমশ্য ! আমি যদি কখনও ভোমার কিছুমার প্রিয়কার্য সাধন করিয়া খাকি, তবে এক্ষণে তুমি আমাকে শীঘ্ন রামের নিকট লইয়া চল: তাঁহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইয়াছে। অথবা এখনও আমি আজ্ঞা দান করিতেছি, তুমি রামকে প্রত্যানয়ন কর, তাঁহার বিয়োগে মাহতে কালও আর দেহ ধারণ করিতে পারি না। আমার বেধে হইতেছে, এতদিনে তিনি বহুদুর গিয়া থাকিবেন, অতএব অবিলম্বে আমাকেই রথে লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আন। হা! এক্ষণে সেই কুন্দকুট্যালদন্ত মহাবীর কোথার আছেন? যদি ভাগ্যে জীবিত থাকি, তবে জানকীর সহিত তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমার মৃত্যুকলে আসম হইয়াছে, এ সময়েও যদি তাঁহার দর্শন না পাইলাম, তবে বল দেখি, ইহা অপেক্ষা আমার আরু কি কট আছে? হা রাম! হা লক্ষ্যণ! হা জানকি! আমি অনাথের ন্যায় দৃঃখে প্রাণত্যাগ করিতেছি, কিন্তু তোমরা তাহা জানিতেছ না।

অনন্তর দশরথ প্তিবিয়োগ-দুঃথে জ্ঞানশ্না হইয়া শোকাকুল মনে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি রাম বিনা বে দুঃখসাগরে নিপতিত ইইয়াছি, জীবদ্দশায় ভাহা হইতে উদ্ধার ইইতে পারিব, এর্প সম্ভাবনা করি না। রামের শোক এই সাগরের বেগ, নিঃশ্বাস উহার তরণগ্রহ্ল আবর্ত, বাহ্-বিক্ষেপ মংসা, রেদেন গভার কজ্লোলশব্দ, বিক্ষিণ্ড কেশঞাল শৈবাল. কৈকেয়ী বড়বানল, ক্জার বাক্য নক্তকুলভার, প্রাথিত বর তারভামি এবং রামের নির্বাসনই বিস্তার। এই সাগর বাল্পর্প-নদাজলে সত্তই আবিল হইতেছে এবং উহা আমার নেত্রনীরেই উৎপল্ল। দেখ, আজ আমার রাম ও লক্ষ্যাক্ষে দেখিবার অত্যাতই অভিলায হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা আমার পাপ ভিল্ল আর কিছাই নহে। এই বিলিয়া রাজা দশরথ তংক্ষাং ম্ছিতি হইয়া শ্যায় নির্পতিত হইলেন। কৌশল্যাও তাঁহাকে ভদবন্ধ দেখিয়া এবং তাঁহার এইর্প কর্ণ ব্যক্য প্রবণ করিয়া যারপরনাই শঙ্কত হইয়া উঠিলেন।

মানিত্র সগা। অনন্তর তিনি ভ্তাবিশ্টার নামে রারংবার কান্পত হইতে লাগিলেন এবং ধরাতলে নিপতিত ও মৃত্রক্ত হইয়া স্মন্ত্রকে কহিলেন, স্মন্ত্র! বথার রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অবস্থাম সারতেছেন, তুমি আমাকে তথার সাইয়া চল। আজ আমি তাঁহাদের বিশ্বেষ্ণি মাতনার আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। তুমি রথ ফিরাইয়া আন ক্রিমাকেও শাঁর দন্দকারণাে লইয়া বাও; বিদ আমি তাঁহাদের অন্সরণ না ক্রিম্ আমার প্রাণ কিছ্তেই রক্ষা হইবে না। তথন স্মন্ত কৃতাঞ্জলিপ্রে বান্পগদগদ বাক্যে তাঁহাকে আন্বাস প্রদান-প্রক কহিতে লাগিলেন ক্রিমাকেও মানি এক্ষণে শোক মোহ ও দ্বংখাবেগ পরিত্যাগ কর্ন। রাম অম্বিতিত মনে বনে বাস করিতেছেন। জিতেন্দিয় লক্ষ্মণ

তথন স্মণ্ড কৃতাঞ্জলিপুর বিশ্বগদগদ বাক্যে তাঁহাকে আণ্বাস প্রদানপর্বক কহিতে লাগিলের কবি! আপনি এক্ষণে শোক মোহ ও দ্বঃখাবেগ পরিত্যাগ কর্ন। রাম অষ্টিশত মনে বনে বাস করিতেছেন। জিতেদ্রির লক্ষ্যাণ তাঁহার চরণসেবার নিব্যন্ত হইয়া পরলোকের শ্ভসগুর প্রবৃত্ত আছেন। জানকী রামসংক্রাণ্ডমনা হইয়া নির্জন অরণ্ডেও গৃহবাসের অন্বর্গ প্রণিত লাভ করিতেছেন। বনে আছেন বলিয়া কিছ্মাত্র কাত্র নন। বোধ হয়, তিনি মেন প্রবাসে থাকিবার সম্পূর্ণই যোগ্য হইয়াছেন। দেবি! বলিব কি, জানকী প্রের্ব এই নগরের উপবনে গিয়া যেমন বিহার করিতেন, গহন কাননেও সেইর্গে করিতেছেন। সেই প্র্ণচন্দ্রাননা বালিকার ন্যায় অক্রেশে রামসহবাসে রহিয়াছেন। রামেই যাঁহার হ্দয়্মনন আসভ্ত এবং রামেই যাঁহার জ্বীবন আয়ত্ত রহিয়াছে এই রামহীন অযোধ্যা তাঁহার পক্ষে অরণ্যবং হইত। তিনি নদী, গ্রাম, নগর ও বিবিধ বৃক্ষ দর্শন করিয়া, রামকে বা লক্ষ্যণকেই হউক, জিজ্ঞাসিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তৎসমন্দর সম্যক্ জ্ঞাত হইতেছেন। তিনি এক্ষণে যেন অযোধ্যার ক্রোলাল্তরে বিহারক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া আছেন। দেবি! জানকীর বিষয় এই প্র্যন্তই জানি, আর তিনি যে কৈকেয়াসংক্রান্ত কথা আমায় কহিয়াছিলেন, তাহা এখন আমার আর স্বরণ হইতেছে না।

প্রমাদবশতঃ কৈকেরীর কথা উপস্থিত হইবামাত্র, স্মেশ্য তাহার আর উল্লেখ না করিয়া কৌশল্যার <mark>যাহাতে তুল্টিলাভ হ</mark>ইতে পারে, এইর্প বাক্যে কহিলেন, দেবি! পর্যটনশ্রম, বায়ুবেগ, আবেগ ও রৌদ্রের উত্তাপেও সীতার চন্দ্রাংশ্সদৃশী কান্তি মলিন হ**ইতেছে** না। তাঁহার সেই পূর্ণ শশধর ও শতদল-

তুল্য আনন স্লান হয় নাই। তাঁহার চরণযুগল এক্ষণে অলন্তকরাগশ্ন্য, কিন্তু স্বভাবতঃ অলন্তকেরই ন্যায় রন্তবর্ণ, স্যুতরাং আজিও ক্ষলকলিকাসদৃশ প্রভা-সম্পন্ন দৃষ্ট ইইয়া থাকে। তিনি এখনও অনুরাগনিবন্থন ভ্ষণ ধারণ করেন এবং ন্পার স্বারা হংসের লীলা অপহেলা করিয়াই যেন সবিলাসে গমন করিয়া থাকেন। তিনি অরণ্যে রামের বাহ্য আশ্রয় করিয়া আছেন, স্তরাং সিংহ, বাছে বা হস্তী যাহাই কেন দেখন না, তাঁহার অস্তরে কিছ্ই ভয় হয় না। দেবি! এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে এবং আপনি ও মহারজে—আপনারাও শোচ্য হইতেছেন না। রামের এই চরিত্র অন্যতকাল ক্ষীবলোকে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহারা এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া প্রদাকত মনে মহার্ষণণের পথ আশ্রয় করিয়াছেন এবং বন্য ফলম্লে তুপ্তিলাভ করিয়া পিতৃকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন।

প্রশোকার্তা দেবী কৌশল্যা স্মন্তের প্রকৃত কথার নিবারিতা হইয়াও বিরত হইলেন না। তিনি হা রাম! হা রাম! বলিয়া অনবরত ক্লন্দন করিতে লাগিলেন।

একৰণিউতম সগ'৷ অনশ্তর কৌশল্যা অবির্গৃৎ @ জলধারাকুল লোচনে কাতর মনে রাজা দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! হিলেকের সর্ত তো্মার যশ যোগিত যানে রাজা গণন্ধতক কাহলেন, মহারাজ। চিত্রেকের স্বর্থ তোরার বন খোবিত হইয়া থাকে। তুমি প্রিয়বাদী ও বদান্য বিদ্বেশ বল দেখি, তুমি সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্যণকে কির্পে পরিত্যাগ ক্রিলে? তাহারা স্থে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন কি প্রকারে হিছে তোগ করিবেন? জানকী অতি স্কুমারী ও তর্গী, এখন কি প্রকারে প্রতিভাগে সহিয়া থাকিবেন? তিনি ব্যঞ্জনসহিত উত্তম অল ভোজন করিয়া এই কর্পে নীবার ধান্যের অল আহার করিতেছেন? তিনি গতিবাদ্য প্রবণ করিয়া এখন কির্পে অশোভন সিংহের গজন শ্নিবেন? ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় আনন্দপ্রদ মহাবীর রাম অর্গলসদ্শ ভ্রজদন্ড উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করেন? তাঁহার বদনমণ্ডল পশ্মবর্ণ, লোচনযুগল পশ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নিঃশ্বাসবায়, পদেমর ন্যায় স্কুর্ণান্ধ এবং কেশপ্রান্ত অতি স্কুর, হা। আবার কবে আমি সেই মৃথখানি দেখিতে পাইব। রামকে না দেখিয়া যখন আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন ইহা যে বঞ্জের ন্যায় কঠিন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দশ বংসর অতীত হইলে যদি রাম প্রেরায় আগমন করেন, তথন ভরত যে রাজ্য ও ধনসম্পদ পরিভ্যাগ করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। কেহ কেই শ্রাম্বকালে ৱাহ্মণগণকে নিমন্তণ করিয়া অগ্রে আপনার বান্ধবদিগকে আহার করান, পরে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে-সকল রাহ্মণ দেবতুল্য বিদ্বান্ ও গ্ৰবান্ ভংকালে তাঁহারা স্ধা-সদৃশ স্ক্রাদ্র অল্লও স্পর্শ করেন না। শৃত্যচ্ছেদ যেমন ব্যদিগের অসহা হইয়া থাকে, অন্যের ভোজনাবসানে ভোজন ই<sup>\*</sup>হাদিগের পক্ষেও সেইর্প। মহারাজ ! কনিষ্ঠ দ্রাতা যে-রাজ্য ভোগ করিল, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোষ্ঠ তাহা কির্পে গ্রহণ করিবে? দেখ, ভোজ্য দ্রব্য অন্যে আহরণ করিলে, বাঘ্রে তাহা কদাচই ভক্ষণ করে না, যে ব্যক্তি সর্বাংশে সর্বাপেক্ষা উত্তম, পরাস্বাদিত বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি কদাচই হইতে পারে না। ঘৃত, প্রুরোডাশ, কুশ ও খদির কান্ডের য্প-এই

সকল দুব্য এক বজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, বজ্ঞান্তরে নিয়োগ করা নিষিশ: স্তরাং রাম হৃতসার স্রাসদৃশ পীতসোম যজের অন্রপ ভরতভা্ত রাজ্য কির্পে গ্রহণ করিবেন? প্রবল শার্দা বেমন প্রচ্ছমর্দন সহ্য করিতে পারে না, তন্ত্রপ তিনি এতাদৃশ অসম্মান ক<del>খনই সহিবেন না। স্বাস্</del>র সহিত সম্দয় লোক রণম্থলে তাঁহার পরাক্রমে ভাত হন। লোকে অধর্মে প্রবৃত হইলে যে ধর্ম শাল ভাহাদিগকে ধর্মে সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং কি প্রকারে অধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন? সেই মহাবল মহাবাহা যুগাল্ড কালের ন্যায় স্বর্ণপা্ত্থ শর ম্বারা সম্পয় প্রাণীকে সংহার এবং মহাসাগরকেও শাুম্ক করিতে পারেন। মংস্য যেমন আপনার সম্ভতিকে নন্ট করে, তদুপে তুমি তাঁহাকে স্বয়ংই বিনাশ করিয়াছ। স্নাত্ম খাষিগণ শাস্থে যে ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা যাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহা বাদি তোমার সত্য বোধ হইত, তাহা ইইলে তুমি রামকে কখনই নির্বাসিত করিতে না। দেখ, স্ত্রীলোকের তিনটি গতি; তক্মধ্যে প্রথম পতি, দ্বিভীয় পত্তি, ভৃতীয় জ্ঞাতি, এত শ্ভিল ভাহার গতাস্তর নাই। কিন্তু তুমি আর আমার আপনার নও, রমেকে নির্বাসিত করিয়াছ, এক্ষণে বনে গমন করাও আমার পক্ষে সংগত হইতে পারে না, স্বতরাং তোমা হইতেই আমার প্রাণান্ত হইল। তুমি রাজ্য নাশ ও পৌরপুঞ্জেসর্বনাশ করিলে, মন্ত্রীরা এককালে গেলেন এবং আমিও প্রের সহিত্ত খেসিয় হইলাম; একাণ কেবল

দশরথ কোশল্যার এইর প দার গ ক্রিয়া শবণপূর্ব ক হা রাম! বলিয়া দ্রেখিত ও বিমোহিত হইলেন। প্রবল শোক ভারার অন্তরে প্রবেশ করিল এবং প্রবৃত দক্তে বারংবার স্মরণ করিতে ব্রিকলেন।

িবর্ষান্টিডম নগা। শোক্টিপুরা কৌশল্যা রোষাবেশে এইর প পর,ষবাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজা দশরথ বংপরোনাদিত দুঃখিত ও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মোহপ্রভাবে তাঁহার জ্ঞান বিলাপ্ত হইল। তিনি বহাক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনার এই দঃখের কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং কৌশল্যাকে পাশ্বে অবলোকনপূর্বক দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্ররার ভাবিতে লাগিলেন। পূর্বে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত শব্দমাত লক্ষ্য করিয়া মুনিকুমার-বধর্প যে অকার্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। প্রশোক ও ম্নিকুমার-বধর্জনিত দুঃখ তাঁহাকে যারপরনাই পরিতশ্ত করিতে লাগিল। তখন তিনি অধোম্বথে কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসম করিবার নিমিত্ত কম্পিতকলেবরে কহিতে লাগিলেন, দেবি ! তুমি শন্ত্রকেও ক্রেহ এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাক, এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জাল হইয়া কহিতেছি, প্রসম হও। যে-সকল স্ত্রীলোকের ধর্মজ্ঞান আছে, স্বামী গাণবান বা নিগাণিই হউন, ভাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্তব্য। তুমি অতি ধর্মশীলা, সং ও অসংই বা কি তাহাও জান, অভএব বিশেষ দঃখিত হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় না।

कोमना ममतरथत এই रूभ मीन वाका श्रवण करिया श्रमाली स्थान वर्षात জলধারা বহন করে সেইর প নেত হইতে বাষ্প্রারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে দশরখের সেই পক্ষকলিকাকার অঞ্চলি স্বহস্তে গ্রহণ ও মসতকে ধারণ-

পূর্বক বাস্তসমুদ্ত হইয়া ভীতমনে কহিলেন, মহারাজ! আমি ভোমায় সান্টাণেগ প্রাণিপত করিতেছি, প্রসম হও। তুমি আমার নিকট কৃতাপ্রণি হইলে ইহাতে নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ হইবে। অতঃপর আমি আর ভোমার ক্ষমার যোগা নহি। ইহলোক ও পরলোকের শ্লাঘনীয় পতি বাহাকে প্রসম করেন, সে কখনই কুলম্বী বালয়া পরিগণিত হইতে পারে না। নাথ! আমার ধর্মজ্ঞান আছে, তুমি যে সভাবাদী, ভাহাও জানি; আমি কেবল প্রশোকে কাতর হইয়াই ডোমায় ঐর্প অপ্রিয় কথা কহিলাম। দেখ, শোক হইতে থৈর্য, শাস্ত্রজান প্রভাৱ প্রহার আমারাসে সহা করা যায়া শোকের সদৃশ শাহ্ আর নাই। বিপক্ষের প্রহার আনায়াসে সহা করা যায়া, কিশ্তু বাদ শোক অলপমাত্রও উপস্থিত হয়া, ভাহা সহিয়া থাকা সহজ নহে। আজ পাঁচ দিন হইল রাম বনে গিয়াছেন, কিশ্তু শোকে নিতাশ্ত নিয়ানন্দ আছি বলিয়া, এই পাঁচ দিন যেন আমার পাঁচ বংসর বোধ হইতেছে। নদীর বেগে সমুদ্রের জল যেমন পরিবর্ধিত হয়া, সেইর্পে রামের চিন্তার হ্লয়মধ্যা শোক জমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কোশলায় এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তশিথরে আরোহণ করিলেন, রজনী উপস্থিত হইল। লোকাকুল রাজা দশরথও কোশলার বাক্যে আহ্মাদিত হইয়া নিপ্লিত হইলেন।

তিহালিত হহয়া নাপ্তত হহলেন।

তিহালিত ম লগা আনশতর তিনি মৃহত্ত আরা জাগারিত হইয়া চিল্তা করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্যপের নির্বাসনির্বাসনির মনকে আব্ত করিল। প্রেনির্বাসনের ঘণ্ট রজনীর অর্থ বামে মুক্তিরিল বির্বাসনির পালানার দক্তের্ম তাঁহার সমরণ হইল। সেই ব্রাল্ড স্মৃতিরিল উদিত হইলে তিনি শোকাকুলা কোলালাকে কহিলেন, দেবি! মন্যা মুডি বা অশ্ভ যের্প কার্ম কর্ন, তাহার অন্র্প্ ফল তাহাকে অবশ্যই প্রাণ্ড হইতে হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্যের প্রারশ্ভে ক্মান্করা গোরব লাঘব, দোষগুল বিচার না করে, সে বালক। যে আম্লানন ছেন্ন করিয়া পলাশ ব্লে জলসেক করে, সে প্রপশোভা দর্শনে ফলকুত্র হয় বিলয়া ফলকালে হতাশ হইয়া থাকে। আমি অতি নির্বাধ, আমিও আম্লবন ছেন্ন করিয়া পলাশ ব্লে জলসেক করিয়াভিলাম, এক্ষণে প্র লইয়া স্থা হইবার সময়ে প্রেকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তাপ করিতেছি। দেবি! যে কারণে আমার অদ্পেট এইর্প ঘটিল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

আমি যখন কৌমারাবস্থার ধন্বিদ্যা শিক্ষা করি, তংকালে শব্দমার শন্নিয়া লক্ষ্য বিন্দ করিতে পারিতাম, এই জন্য লোকে আমার শব্দবেধী বলিত। এ সমরেই আমি এই পাপের অনুষ্ঠান করি। আমার যে এই দৃঃখ, ইহা স্বকৃত কমনিবন্ধনই ঘটিয়াছে। বালক অজ্ঞানতাবশতঃ বিষপান করিলে বিষপ্রভাব কি বিন্দু হয়? আমার ভাগ্যে সেইর্পই হইয়াছে। যেমন কেহ না জানিয়া পলাশ প্রেপ মোহিত হয়, আমি তদুপে না জানিয়াই শব্দান্সারে লক্ষ্য বিন্দু করিতে শিখিয়াছিলাম। দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি খ্বরাজ, এই অবস্থায় আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য ভ্মির রস আকর্ষণপূর্বক কঠোর কিরণে সমস্ত জ্বং পরিতশ্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে তংক্ষণাৎ উত্তাপ দূর হইয়া গেল; স্নিশ্ব মেঘ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট

হইল। তেক, চাতক ও ময়্বগণ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখাসকল বৃষ্টির পতনবেগ ও বায়্ভরে কণিপত হইয়া উঠিল; বিহণেরা বর্ষাজনে দনাত ও পক্ষের উপরিভাগ সিস্ত হওয়াতে অতি কণ্টে তথায় গিয়া আশ্রম লইল। মন্তময়্রশোভিত পর্বত নিরল্তরনিপতিত জলধারায় আচ্ছয় হওয়াতে জলরাশির নায়ে পরিদৃশামান হইল। জলপ্রোত স্বভাবতঃ নির্মাল হইলেও গৈরিকাদি ধাতুসংযোগে কোথায় পাণ্ড্রপা, কোথায় রন্তবর্ণ, কোথায়ও বা ভঙ্মানিশ্রত হইয়া তথা হইতে ভ্রজ্পাবং বরুগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবি! এই স্থেময়কালে ম্য়য়াবিহারে আমার ইচ্ছা হইল। তথা আমি রাহিন্যোগে নিপানে জলপানার্থ আগত মহিষ, হঙ্গী বা বেন্কোন জন্ত হউক, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিন্ত শর্মাসন গ্রহণ ও র্থারোইণপ্রাক্ সর্যাক্তি উপন্থিত হইলাম।

অন্তর অন্ধকারে চতুর্দিক আব্ত হইলে, ঐ অদুশ্য সরযার জলমধ্যে করিক টেল্বরের ন্যায় কৃশ্ভপ্রেণরব শ্নিনতে পাইলাম। শ্নিনায় আমার নিশ্চরই হুল্টা বোধ হইল। তথন আমি ভাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভাজপের ন্যায় ভাষণ স্তুলিকা শর ত্ণার হইতে গ্রহণপ্রেক পরিত্যাগ করিলাম। শর পরিত্যক্ত হইবামায় একজন বন্বাসার ক্রিয়োলার স্কুল্পট শ্নিতে পাইলাম। তিনি আমার শরে মর্মে আহত ও স্বিন্তা নিপতিত হইয়া কহিলেন, আমি একজন ভাপস, কি করেণে আমার উত্তে শহ্দ নিপতিত হইল আমি রাহ্রিকালে নিজন নদাতে জল লইতে ক্রিরাছিলাম, এ সমর কে আমায় শর প্রহার করিল? কাহার কি অপকার ক্রিরাছিল আমি বনমধ্যে বন্য ফলম্লে জাবন ধারণ করিয়া থাকি, যাহারে ক্রিয়াছি? আমি বনমধ্যে বন্য ফলম্লে জাবন ধারণ করিয়া থাকি, যাহারে ক্রিয়া কির্পে সঞ্গত হইল? আমি মহতকে জটাভার বহন করিতেছি, বজুর ও চর্মই আমার পরিধান, আমাকে বধ করিতে কাহার ইচ্ছা হইল? জামি কি কতি করিবাছিলাম? যেমন গ্রুদারগমন সাধারণের বিশ্বন্ট, এই নিজ্ফল কার্য ও ভদুপ হইয়াছে। প্রাণনাশ হইল বলিয়া আমি অন্তাপ করি না, আমার বিনাশে আমার বৃদ্ধ গিতামাত্যের যে দৃদ্দশা হইবে তির্মান্তই দৃর্গতি হইভোছ। আমি ভাহান্তিককে চিরকাল ভরণপোষণ করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে আমার অভাবে ভাহারা কির্পে দিনপাত করিবেন? হা! এক শরে আমরা সকলেই বিনণ্ট হইলাম। এমন ল্ব্শুন্তাব বলেক কে আছে, যে আমানিগকে বধ করিল?

দেবি! সেই নিশাকালে ম্নিকুমারের এইর প কর গ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হসত হইতে শরকার্ম ভ্তলে স্থালত হইয়া পড়িল। আমি অত্যন্তই ভাতি ও শোকারেগে বিমোহিত হইলাম এবং একান্ত বিমনস্ক ও নিবাঁর্য হইয়া তথায় গমনপূর্বক দেখিলাম, সর্য্তীরে একজন তাপস শরবিদ্ধ হইয়া ভ্তলে শরনে আছেন। তাহার জটাসকল বিক্ষিণত, অধ্যপ্রতাপা ধ্লি ও শোণিতে লিণ্ত এবং জলপূর্ণ কলস ভ্মিতে পতিত হইয়াছে।

তখন তিনি আমাকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্বক স্বতেজে দণ্ধ করিয়াই ধেন কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি বনবাসী, পিতামাতার নিমিত্ত জল দেইতে সরযুতে আসিয়াছি, তুমি কেন আমায় প্রহার করিলে? আমি তোমার কি অপকার করিয়াছিলাম? তুমি এক শরে আমাকে বিন্ধ করিয়া আমার অন্ধ পিতামাতারও প্রাণনাশ করিলে। তাঁহারা দ্বলি, অন্ধ ও

পিপাসার্ত হইয়া নিশ্চরই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি জল লইয়া যাইব, বহুক্ষণ এইর্প প্রত্যাশার আছেন; একণে তৃষ্ণা সংবরণ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, আমার জ্ঞান ও তপস্যার কোন ফলই নাই। আমি সে ভ্তলে পতিত ও শয়ান রহিয়াছি, পিতা তাহা জানিলেন না, জানিলেই বা কি করিবেন, তিনি শ্বয়ং অশক্ত এবং অশ্বস্থানিবন্ধন গমনে সম্পূর্ণাই অক্ষয়। একটি বৃক্ষ বায়্ত্রেগে ভিদামান হইলে আর একটি বৃক্ষ ভাহাকে কির্পে রক্ষা করিবে? যাহাই হউক, তুমি এক্ষণে স্বয়ংই আমার পিতার নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত তাহাকে জ্যাত কর। কিন্তু সাবধান, আন্দা পরিবার্ধত হইয়া বেমন সমগ্র ঘন দংশ করে, সেইর্প তিনি যেন তোমাকে দংশ না করেন। তুমি এই স্ক্রয় করিও, কিন্তু দেখিও, তিনি জোধাবিত ইইয়া যেন তোমাকে অভিনাত তাহাকে প্রসল করিও, কিন্তু দেখিও, তিনি জোধাবিত ইইয়া যেন তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন না। মহারাজ! নদাঁকেগ যেমন অন্তঃম্ফতি বালাকাবহাল তারিজ্মিকে আহত করে, সেইর্প ভোমার এই স্তাক্ষা শর আমার মর্মদেশে বন্দ্রণা দিতেছে, অতএব তুমি এক্ষণে আমার বক্ষ হইতে শল্য উন্ধার করিয়া লও।

দেবি! ক্ষিকুমার আমাকে শর আকর্ষণ করিতে বলিলে ভাবিলাম, বদি শলা থাকে অধিকতর বেদনা দিবে; বদি উত্তোলক করি, এখনই প্রাণবিরোগ হইবে; এই ভাবিরা আমি যংপরোনাদিত শোরেকি ও দঃখিত হইলাম।

অন্তর ম্নিক্মার কমশঃ অবসল হত্যা পড়িলেন। তাঁহার নেত্রব্য় উবতিত হইয়া গেল এবং অভগপ্রতাহ্য নিক্সার হারাজ! আমি থৈবের সহিত চিত্তের কৈবাম বিলয়া অতি কন্টে কহিলেই মহারাজ! আমি থৈবের সহিত চিত্তের সৈথা সম্পাদন এবং শোক সংগ্রিকার্বিক কহিতেছি, প্রবণ কর। প্রস্লাহত্যা করিলাম বিলয়া তোমার মনে হে সেতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তৃমি এফণে তাহা পরিত্যাণ কর। আমি ব্যক্ত্যা সাহ, বৈশ্যের উরসে শ্লেরে গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে। ম্নিক্মার কথালৈ এই কথা কহিলে আমি তাহার বক্ষ হইতে শল্য উন্ধার করিয়া লইলাম। তাহার সর্বাহণ হণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল এবং অধিকতর ফল্যায় আকৃষ্ণিত হইয়া গেল। তিনি অত্যান্ত ভীত হইয়া আমার প্রতি দ্ভিত্যাত্ত্ব্বিক প্রাণ্ড্যাণ করিলেন। আমিও যারপরনাই বিষয় হইলাম।

চতুঃশতিতম সগঁ॥ দেবি ! অজ্ঞানতঃ এই পাপকারের অন্তান করিয়া আমার মনে অত্যাতই ক্ষোভ উপস্থিত হইল। এখন ইহার সদ্পোর কি, তংকালে আমি একাকী কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলায়। পরিশেষে সেই ব্যরিপার্শ কলস লইয়া নির্দিণ্ট পথ অনুসারে আশ্রামে প্রবেশ করিলায়। দেখিলায় তথায় দুর্বল বৃদ্ধ অন্ধ তাপসদম্পতী ছিল্লপক্ষ বিহগমিখনের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাহাদিগকে উত্থান করাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, এমন আর কেহ নাই। ঐ সময় তাহারা প্রের কথা আন্দোলন করিতেছিলেন, তাল্লবন্ধন তাহাদের কিছুমাইেই প্রান্তি ছিল না। আমি যদিও আশা ছেদন করিয়াছি, তথাচ প্রে ছল আনয়ন করিবে, অনাথের ন্যায় এইর্প প্রত্যাশাপল ইইয়া আছেন। দেবি! আমি একে ত ভীত ও শোকালান্ত হইয়াছিলাম, আশ্রমে প্রবেশ করিবামান্ত আমার অধিকতর ভয় ও শোক উপস্থিত হইল।

অনন্তর মানি আমার পদশব্দ শ্রব্দ করিয়া পাত্রত্থে কহিলেন. বংস! দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার কেন এত বিলম্ব হইল? তুমি শীঘ্র জল আনয়ন কর। বহুক্ষণ নদীতে ক্রীড়া করিতেছিলে বলিয়া ভোমার মাতা অতিশর উৎকণ্ঠিতা ইইয়াছেন। এক্ষণে তুমি দ্বরিতপদে আশ্রমে আইস। আমরা যদিও কোনর্প অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকি, তিলিমিন্ত তুমি কিছু মনে করিও না। তুমি এই অগতিদিগের গতি, এই অন্ধদিগের চক্ষ্ম। আমাদের জীবন তোমাকে অবশাবন করিয়াই রহিয়াছে। বংস! তুমি কেন আমার কথার প্রত্যন্তর করিতেছ না?

ম্নি ব্যঞ্জনাক্ষরবিরহিত গদগদ ও অস্কুট স্বরে এইর্প কহিলে আমি
অত্যান্তই তীত হইলাম এবং সবিশেষ যরসহকারে তাংকালিক ভাব গোপন
করিয়া কহিলাম, তপোধন! আমি ক্ষান্তবংশীর দশর্থ, আমি আপনার প্রে
নহি। সাধ্লোকে যে বিষরে ঘ্লা করেন, আমি এইর্প একটি কার্য করিয়া
এক্ষণে অত্যান্তই দ্বেখিত ও পরিতাপিত হইরাছি। ভগবন্! অদ্য নিপানে
ক্ষাপান করিবার নিমিত্ত হস্তী বা যে-কোন জ্ব্তুই আস্ক, আমি তাহাদিগকে
বিনাশ করিবার বাসনায় শরাসনহস্তে সরব্তীরে আসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে
নদীর জলমধ্যে কুন্তপ্রণরব আমার শ্রাতগোচর হইল। সেই শব্দ শ্রবণে হস্তী
আসিয়াছে মনে করিয়া আমি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরে নদীতীরে গিয়া
দেখিলাম একজন তাপসের বক্ষে শর বিশ্ব হইয়েছেল তিনি মৃতক্ষপ হইয়া
ভ্তেলে শয়ান রহিয়াছেল। তথন আমি সামিহিত হেরা তহিবরই আদেশান্সারে
তাহার বক্ষ হইতে শল্য উন্ধার করিয়া লাইল্ছিস শল্য উন্ধৃত হইবামান্ত তিনি
পিতামাতা বৃশ্ব বিলয়া শোকাকুল মনে বিশ্ব প্রবিনাশ করিয়াছি। এক্ষণে
যাহা হইবার হইয়াছে, অতঃপর বিহা কর্ত্বা হয়, আপনি আমাকে আদেশ
কর্ন।

আমি কৃতাঞ্চলিপ্টে স্ক্রিক এইর্প কঠোর কথা শ্রবণ করাইবামার তিনি আমারে তংক্ষণাং ভস্মসার্চ করিতে পারিতেন, কিন্তু করিলেন না, কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি এই অকার্যের বিষয় প্রায়ং আসিয়া না জানাইতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক সদাই সহস্রধা প্রণিত হইয়া পড়িত। ক্ষরিয়ের কথা দ্রের থাক, অনাথ অথা বানপ্রপ্রকে হত্যা জ্ঞানকৃত হইলে উহা ইন্দ্রকেও প্রানচাতে করিতে পারে। আমার পত্র তপঃপরায়ণ ও রন্ধবাদী, তাদ্শ লোকের প্রতি জ্ঞানপ্র্বক শস্তা নিক্ষেপ করিলে, ভোমার মস্তক স্পত্র্য বিশীণ হইয়া যাইত। তুমি অজ্ঞানতঃ এই কার্য করিয়াছ বিলয়া জ্যীবিত রহিয়াছ, যদি জ্ঞানিয়া করিতে তাহা হইলে কেবল তুমি নও, সবংশেই ধ্রংস হইয়া যাইতে। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। যিনি শোণিতলিপ্ত দেহে প্রতিবলকলে ভ্তলে মৃত পতিত রহিয়াছেন, আমরা সেই প্রের শেষ দেখা দেখিয়া লইব।

অনন্তর আমি একাকী তাঁহাদিগকে সর্যুতীরে লইয়া গিয়া সেই মৃতদেহ স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শ করিবামার তাঁহারা তদ্পরি পতিত হইলেন। পরে ম্নি সকাতরে কহিতে লাগিলেন, বংস! আন্ধ কেন তুমি অন্মাকে অভিবাদন করিতেছ না? কেন আমার সহিত কথা কহিতেছ না? কি নিমিত্তই বা ভ্তলে শরন করিয়া আছ? তুমি কি ক্রোধ করিলে? বাছা! আমি বদি অপ্রির হইরা থাকি, তবে তোমার এই ধর্মশালা জননীর প্রতি একবার দ্ভিপাত কর। তুমি কি কারণে আলিংগন ও কোমল বাক্যে সম্ভাবণ করিলে না? আমি অতঃপর

রাতিশেষে আর কাহার হৃদয়হারী মধ্র শাস্তাধ্য়ন শ্রবণ করিব? আমাকে প্রশাকভয়ে নিতানত কাতর দেখিয়া আর কৈ সন্ধ্যাবন্দনাবসানে হৃতাশনে আহ্তি প্রদানপ্র্বিক আমায় দ্নান করাইবে? আমি একান্ত অকর্মণা, দরিপ্র ও সহায়হীন, এঞ্চলে কন্দ মূল ফল আহরণপ্র্বিক আর কে আমায় প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে? বংস! আমি তোমার এই অন্ধ ও বৃষ্ধ মাতাকে কির্পে ভরণপোষণ করিব? নিবারণ করি, তুমি একাকী যমালয়ে যাইও না, কল্য আমাদের উভয়েরই সহিত তথায় গমন করিবে। আমরা শোকার্তা, অনাথ ও দীন ইইলাম, তোমাবিহীনে আমাদিগকেও অচিরাং মৃত্যুর প্র আশ্রয় করিতে হইবে। বংস! আমি যমালয়ে গিয়া, য়মের সহিত সাক্ষাং করিয়া এইর্পে কহিব, ধর্মরাজ! তুমি আমাকে ক্ষম কর, আমার এই প্রত আমাদিগকে ভরণপোষণ কর্ম; তুমি লোকপাল, অত্ঞব অনাথের এই এক অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করা তোমার কর্তব্য হইতেছে।

হা! তুমি নিল্পাপ, কিন্তু এই পাপাচারী ক্ষাঁচর তোমার বিনাশ করিয়াছে, অভএব তুমি আমার সভাের বলে অবিলন্ধে বারলাকে লাভ কর। বার প্রেয়েরা সমরপরাশ্য না হইয়া সন্ম্থব্যের দেহতাাগ করিছে যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি তাহাই প্রাণ্ড হও। মহারাজ স্বান্তি, বে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি তাহাই প্রাণ্ড হও। মহারাজ স্বান্তি, তুমি তাহাই প্রাণ্ড হও। স্বাধায়, তপসাা, ভ্রিমান, এভপরারত প্রাণ্ডের প্রাণ্ডের প্রাণ্ডের এবং প্রারোপবেশনাদি ভারা তন্তাগি এই ক্রিমান করিল বার্থে বার্তি নির্দিত্য আছে, তুমি তাহাই প্রাণ্ড হও। আহিত্যিকির যে গতি, সকল প্রাণীর যে গতি, তুমি তাহাই অধিকার কর। যে অফ্রান্তির যে গতি, সকল প্রাণীর যে গতি, তুমি তাহাই অধিকার কর। যে অফ্রান্তির বালে ক্যান্তির করে, অণ্ভ গতি তাহার ক্রাচই হয় না, ক্রিতু বংস্থা বিশেষাকে বিনাশ করিল, ঐ প্রকার গতি তাহার হইবে। এই বলিয়া ম্নি প্রার সহিত জল লইয়া প্রের তপ্ণ করিতে লাগিলেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনশ্তর মুনিকুমার স্বকর্মপ্রভাবে দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া স্বরাজ ইন্দের সপ্যে অবিলন্দের স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং প্রনায় ডাঁহার সহিত প্রত্যাগমন করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে আন্বাসপ্রদানপূর্বক কহিলেন, আমি আপনাদের পরিচর্যা করিয়া দিব্যস্থান অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে আপনারাও আর বিলন্দ্ব না করিয়া আমার নিকট আগমন কর্ন। এই বলিয়া মুনিকুমার স্থাশ্যত দিব্য বিমানযোগে স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

অনশ্তর তাপস ভাষা সমভিব্যাহারে প্রের উদকক্রিয়া সম্পাদনপ্রবিক আমায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি আজই আমাকে বিনাশ কর: আমার সবেমার এক প্র ছিল, তুমিই তাহার প্রাণ সংহার করিলে, স্তরাং মৃত্যুতে আমার আর কোন যশ্রণা হইবে না। তুমি নাজানিরা আমার সেই বালকটিকে নন্ট করিয়াছ, এই কারণে আমি নিদার্ণভাবে ভোমার এই অভিশাপ দিতেছি বে, সম্প্রতি আমার যেমন প্রশোক হইরাছে, এইর্প প্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করিতে হইবে। তুমি ক্রিয় হইরা অজ্ঞানতঃ এই কার্য করিরাছ, স্তরাং এইক্লে রক্ষহত্যাসদৃশ পাপ তোমার স্পাশিতেছে না বটে, বিশ্বু অচিরাংই প্রবিয়োগদৃশ্যে মৃত্যুম্থে প্রতিত হইতে ছইবে।

ম্নি আমায় এইর প অভিশাপ দিয়া ভাষার সৃষ্টি বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত চিতার আরোহণ ও শ্বগে গমন ক্রিলেন। দেবি! বালকছ-নিবন্ধন শব্দান্সারে লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিয়া আমি রে পাপ সগুর করিয়াছিলাম চিন্তাসহকারে তাহা আমার স্মরণ হইরাছে। স্থাপ বাঞ্চনের সহিত অল্ল ভোজন করিলে বেমন ব্যাধি জন্মে, তালুপ সেই দুক্তির ফল ফলিত হইল। উদারাশ্য থাবি যে প্রকার কহিয়াছিলেন, এক্ষণে হাইছি ঘটিল।

এই বলিয়া দশরথ ভীতমনে প্রিক্স,লোচনে কোশল্যাকে কহিলেন, দেবি!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশোকে আমার প্রাণি প্রেশোকে আমার আশার রোগার হইবে; আমি আর তোমায় চক্ষে দেখিতে পাই না, তুমি আমাকে স্পান কর; দেখ, মৃত্যু হইলে কাহারই সহিত সাক্ষাৎ হওয়া এক্ষণে রাম যদি আমায় একবারও প্পর্শ করেন এবং ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমি বাঁচিতে মি রামের প্রতি ষেব্প আচরণ করিয়াছি, তাহা আমার উচিত হয় নাই, ব্রুতিনি যের্প ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপয্ত হইয়াছে। <sup>পু</sup>রু দুর্ব,ত হইলেও এই জীবলোকে বিচক্ষণ হইয়া কোন**ু ব্যক্তি তাহাকে** পরিত্যাগ করিতে পারে? আর কোন্ প্রেই বা নির্বাসনের আদেশ পাইয়া পিতার প্রতি অস্যা প্রদর্শন না করে? দেবি! আমি আর তোমাকে দেখিতে পাই না, আমার ক্ষাতিশক্তি বিলাম্ত হইয়া আসিতেছে; এক্ষণে এই সকল যমদ্ত আমার দ্বরা দিতেছে। হার! প্রাণাশ্ত হইলে সত্যনিষ্ঠ রামকে যে আর দেখিতে পাইব না, ইহা অপেক্ষা দঃখের আর কিছুই নাই। রৌদ্র যেমন বারিবিশ্ব, শতুক করিয়া ফেলে, তদ্রুপ রামের অদর্শন-শোক আমার প্রাণ শতুক করিতেছে। চতুদ'ণ বংসর অতীত হইলে যাঁহারা রামের কুণ্ডলশোভিত মুখ-মণ্ডল সন্দর্শন করিবেন, তাঁহারা মন্ব্য নহেন—দেবতা! রামের লোচন পদ্ম-পলাশের ন্যায় আয়ত, ভ্যেগল বিস্তৃত, দশন স্মৃতির ও নাসিকা অতি মনোহর; মাহারা ধন্য ও কৃতপ্রণ্য তাঁহারাই সেই স্থান্তিটীয় শশা কত্ল্য, প্রফ্লেল কমল-সদৃশ মুখ অবলোকন করিবেন। যাঁহার জিলস্থানস্থ শাক্তগ্রের ন্যায় রামকে আসিতে দেখিবেন তাঁহারাই ভাগ্নিক কাশলো! মোহবশতঃ আমার মন অবসম হইয়া আসিতেছে, ইন্দিক সংযোগে শব্দ, স্পাদ, রস-কিছ,ই অন,ভব করিতে পারিতেছি না। তৈর্বিশী হইলে ভস্মীভ্তে দীপবার্ত যেমন অবশ হয়, তদুপ জ্ঞানবৈলকণ্ডে পুরুষকল অবশ হইয়া বাইতেছে। প্রবাহবেগ যেমন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪০
নদীতীরকে নিপাতিত করে, সেইর্প আত্মকৃত শোষ বাব নাথ, এখন কোথার হা রাম! হা দঃখবিনাশন! হা পিতৃপ্রিয়! তুমি আম সমিতে! হা নৃশংসেরহিলে? হা কৌশলো! আর যে দেখিতে পাই না। হা সমিতে! হা নৃশংসে কুলকর্লাঙ্কনী কৈকেয়ি! ভূই আমার পরম শত্রু। রাজা দশরী স্মিতার সমক্ষে এইরূপ পরিতাপ করিয়া, রজনী ম্পিপ্রহর অত প্রাণত্যাগ করিলেন।

পথৰণিততম সৰ্গা। রান্নি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে স্যাশিকিত স্ত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, ডল্মীনাদনিশায়ক গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্ব-স্ব প্রণালী অন্সোরে উচ্চৈম্বেরে রাজা দশরথকে আশীর্বাদ ও স্তৃতিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধর্ননত করিতে **লা**গিল। পাণিবাদকেরা ভাতপার্ব ভাপতিগণের অভ্যত কার্যসকল উল্লেখ করিয়া করতালিপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালিশবেদ বৃক্ষশাখার ও পঞ্জরে যে-সকল বিহণ্গ বাস করিতেছিল, তাহারা প্রতিবৃষ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পবিত্ত স্থান ও তাঁথের নামকতিনি আরম্ভ হইল বিশাধননি হইতে লাগিল। বিশামধাচার সেবানিপাণ বহাসংখ্যা সতীলোক তেনিবর প্রভাতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নানবিধানকেরা যথাকালে স্বৰ্ণ বর প্রভাত পারচারকর্গণ আগমন করিল। স্নানবিধানকেরা যথাকালে স্বৰ্ণকল্পে হরিচন্দন-স্রভিত সিলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহ্সপ্রে আরী ও সাধনী স্থারি মগ্যলার্থ স্পর্ণনীর ধেন, পানীর গণ্যোদক ক্রেম্ পরিধের করু ও আভরণ আন্য়ন করিল। প্রতিকোলে ন্পতির নিমিকে ক্রে-সম্ভত পদার্থ আহ্ত হইল, তৎসম্দরই স্লেকণ, স্কল ও উৎকৃষ্টা ব্রিক্রি সকলে সেই সকল দ্বা লইয়া স্থোদর কাল পর্যত রাজাদেশনাও তিনি, ক হইয়া রহিল, পরিদেষে তাদ্বয়য় হতাশ হইয়া মনে মনে নানাপ্রকৃষ্টি আশংকা করিতে লাগিল।

অন্তর যে-স্কল মহিষীয়া রাজা দশর্থের শ্যাসিল্ধানে ছিলেন, তাঁহারা মূদ্য ও বিনয়বাকো তাঁহাকে প্রবেষিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শব্যা স্পর্মা করিয়া হাদয়, হস্ত ও মূল নাড়িতে স্পন্দনাদি কিছাই দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজার জীবনে অতান্তই শৃৎ্কিত হইয়া প্রবাহের প্রতিস্রোতোগত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। প্রেরাচিতে রাজা যে অনিন্টের আশুকা করিয়াছিলেন, তংকালে তাহা সত্য বলিয়াই তাঁহাদের প্রত্যর জন্মল।

কৌশল্যা ও সামিতা প্রশোকে কাতর হইয়া নিদ্রিত ছিলেন, রাতিজাগরণ-<mark>নিব•ধন তখনও প্র</mark>বোধিত হন নাই। রামজননী তিমিরাব্ত তারকার ন্যায় প্রভাশন্য, শোকে অবসন্ন ও বিবর্ণ হইয়া হস্তপদ সংকোচনপূর্বক রাজার পাশ্বে শ্যান আছেন এবং স্কাম্তা তাঁহারই সন্মিহিত রহিয়াছেন। স্কাম্তার মৃথকমল নেরজলে মলিন হইয়াছে এবং শোভাও পূর্ববং আর নাই। অন্তঃপুরের অন্যান্য স্বীলোক তাঁহাদিগকে নিদ্রিত এবং রাজা দশর্থকে নিদ্রাবস্থায় মৃত দেখিয়া অরণ্যে যুখপতিবিরহিত করেণ্রে ন্যায় আর্ডান্সরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনশব্দে কৌশল্যা ও সূমিত্রার চেতনালাভ হইল। তাঁহারা গাত্রোখান করিয়া মহারাজকে দর্শন ও দপর্শ করিয়া হা নাথ!-এই বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কৌশল্যা ভ্তলে বিল্কেণ্ঠত ও ধ্লিধ্সরিত হইয়া

আকাশচন্ত তারার ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। অল্ডঃপারের সকলে দেখিলেন ধেন তিনি নিহত করিণার ন্যায় ধরাশায়িনী হইয়াছেন। কৈকেয়ী প্রভাতি মহিধীগন ভর্তাশাকে রোদন করিতে করিতে জ্ঞানশানা হইয়া পড়িলেন। ই'হাদের রোদনশক্ষ কৌশল্যাদির রোদনশক্ষে মিলিত ও বিধিত হইয়া পানরায় গৃহকে প্রতিধানিত করিয়া তুলিল। রাজভবনের সকলেই ভীত, সকলেই তটক্থ এবং সকলেই পূর্ব ব্রাণ্ড জ্ঞানবার নিমিত্ত উৎসাক হইয়া উঠিল। সর্বাহই তৃমাল রোদন-ধানি, আত্মায়নবজন সণতাপে অত্যন্ত কাতর, কাহায়ই মনে আনক্ষ নাই এবং দুশ্যা আতিশয় মিলন বোধ হইতে লাগিল। মহিবীয়া রাজা দশরথের মৃতদেহ পরিবেণ্ডন এবং তাঁহার বাহাল্বয় গ্রহণপূর্বক করণে মনে রোদন করিতে লাগিলেন।

ষ্ট্রণিউঅ স্থানি অনতর শোকাকুলা কেশিলায় লোকান্তরিত রাজা দশ্রথকে প্রশানত হাজাশনের ন্যায় শান্তক সাগরের ন্যায় নির্নাক্ষণ এবং তাঁহার মন্তক আণেক গ্রহণপূর্বক অশ্রুপ্রণালাচনে কৈকেয়নকৈ কহিলেন, নৃশংসে! এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছা পর্ণ হউক, মহারাজকে বিসর্জন দিরা তন্যতমনে নিবিদ্যের রাজ্যভোগ কর। রাম আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, আমার স্বামীও দেহত্যাগ করিলেন, অতঃপর অরগ্যে সন্পাহ দিরি ন্যায় আর আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। সাক্ষাৎ দেবতান্তর করামীকে ত্যাগ করিয়া ধর্মপ্রতা কৈকেয়ী ব্যতিরেকে আর কোন্ নুর্বিতিবার বাসনা করিবে? তুমি যে রঘ্কুল উৎসম করিলে, ইহার মূল্য ক্রিবতে পারে না, তোমার পক্ষে তদুপ্রই ঘটিয়াছে। মহারাজ অনুষ্ঠিক কারে নিব্রু ইইয়া সীতার সহিত রামকে নিবাসিত করিয়াছেন, এই ক্রিনেট কারে নিব্রু ইইয়া সীতার সহিত রামকে নিবাসিত করিয়াছেন, এই ক্রিনেটিকার করিয়া থাকে, তাহা শ্রিনিয়া সীতা অত্যক্ত তীতা হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিবেন। রাজবি জনক বৃন্ধ হইয়াছেন, সন্তানের মধ্যে তাঁহার এ একটিমার কন্যা, তিনি তাহার চিন্তার শোকাকুল হইয়া নিন্চয়ই শরীরপাত করিবেন। যাহাই ইউক, আমি পতিরভা, আজ্ব আমি স্বামীর এই দেহ আলিংগনপূর্বক অনলে প্রবেশ করিব।

কৌশল্যা রাজা দশরথের দেহ আলিজনপূর্বক দ্রন্থিত মনে এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া অমাত্যেরা তাঁহাকে তথা হইতে অন্যর লইয়া গেলেন এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি শ্বিকাতিগণের আদেশে সেই দেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপনপূর্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তংকালে পুত্রব্যতিরেকে অল্ডোন্টিরিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়ন্কর জ্ঞান করিলেন না।

অমাতাগণ তৈলদ্রেণিমধ্যে রাজাকে শয়ন করাইলেন দেখিয়া মহিষীয়া তাঁহার মৃত্যু অবধারণপূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শোকাকুল হইয়া বাহ্ উত্তোলনপূর্বক দীন মনে গলদশ্রলোচনে কহিলেন, মহারাজ! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রিয়বাদী রামকে হারাইয়াছি, আবার তৃমি কেন আমাদিগকে ভাগে করিলে? আমরা বিধবা হইলাম; অতঃপর রামশ্না হইয়া

দৃষ্টা সপন্নী কৈকেয়ীর নিকট কির্পে বাস করিব? রাম তোমার এবং আমাদের সকলেরই প্রভ্, তিনি রাজপ্রী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়াছেন। তাঁহাকে ও তোমাকে বিসর্জন দিয়া আমরা কি প্রকারে কৈকেয়ীর তিরস্কার সহা করিয়া থাকিব। যে নারী রাজার ম্খাপেক্ষা না করিয়া জানকীর সহিত রাম-লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিল, সে আর কাহাকে না দ্র করিতে পারে? মহিষ্বীরা শোকাবিষ্ট হইয়া অপ্রস্প্র্ণলোচনে নিরানন্দ মনে এই বলিয়া ভ্তলে ল্মিণ্টত হইতে লাগিলেন।

এদিকে নগরী অরাজক হইয়া নক্ষরশ্না শর্বরীর ন্যায়, ভর্তৃহীনা নারীর ন্যায় নিতাশত মলিন হইয়া গেল। সকলেই রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কুলক্ষ্মীরা হাহাকার করিতে লাগিল, নরনারী দলবন্ধ হইয়া কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ আরুভ করিল, চত্বর ও গ্রসম্দর শ্না, কাহারই মনে আনন্দের লেশমার রহিল না। ইতাবসরে দিনকর কর্নাকর সঞ্জোচ করিয়া অস্তশিশরে আরোহণ করিলেন এবং রক্ষনীও গঢ়েতর তিমিরে চতুদিক আব্ত করিয়া উপস্থিত হইল।

লশ্তরণিত ল লগা ছ অন্তর দ্বংখের সেই সুস্থি রাল্লি অতাত ও স্থা উদিত হইলে মহবি মার্কণ্ডের, মৌশ্যল্য, বামুদ্ধ কাশ্যপ, গোতম এবং মহাযশা জাবালি এই সমস্ত ল্লাজন রাজসভার অপ্রমন করিলেন। আগমন করিয়া অমাত্যগণের সহিত রাজকার্যসংক্রান্ত কিলা ভিলা বিভাগের কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন বিভাগের কিছাই নিশ্র করিতে না পারিয়া. পরিশেষে প্রধান প্রোহিত বিশ্বক্রের অভিমুখীন হইরা বলিলেন, তপোধন। রাজা দশর্থ প্রশোকে ক্রেক্টেরিত ইইলে, বে রাল্লি শত বংসরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, অতিক্রে তাহা অতাত ইইয়াছে। মহারাজ মত্যলালা সংবরণ করিলেন, রাম অরুণ্যে গিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাহার সহগামী ইইয়াছেন এবং



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরত ও শুরুষাও রাজগৃহে মাতামহের আলরে অবস্থান করিতেছেন; অতএব এই অবস্থায় ইক্ষ্বাকুবংশের এক ব্যক্তিকে রাজা করা কর্তবা হইতেছে: আমাদিগের রাজ্য অরাজক থাকিলে নিশ্চয়ই উচ্ছিল্ল হইয়া বাইবে। যে রাজ্যে রাজা নাই, তথায় মেদ বিদ্যুৎমালা বিস্তার করিয়া গভীর গর্জনসহকারে বর্ষণ করে না, বীজ-রোপণ হয় না, পত্ন পিতার ও ভার্যা ভর্তার অবাধা হইয়া উঠে এবং ধন ও স্ত্রী রক্ষা করা অত্যন্তই কঠিন হয়। অরাজক হইলে লোকের এই সকল অনিষ্ট তো হইয়াই থাকে, এতািল্ডন্ন অন্যান্য অপকার যে ঘটিবেক তাহার আরে অসম্ভাবনা কি? দেখুন, অরাজক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবং সংরুষ্য উদ্যান ও প্রাগ্হ নির্মাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না; যজ্ঞশীল জিতেনিয় রামাণের যজ্ঞান, ষ্ঠানে বিরত হন; ধনবান যাজ্ঞিক ক্ষত্মিদগকে অর্থস্থান করেন না; উৎসব বিল,পত ও নট-নত'ক অহ্ণী হর এবং দেশের উল্লাতসাধক সমাজের দ্রীবৃন্ধিও রহিত হইয়া যায়। অরাজক রাজ্যে ব্যবহারাথীরে অর্থসিন্ধিবিষয়ে সম্পূর্ণই হতাশ হন; পৌরাণিকেরা গ্রোতার অভাবে পরুরাণ কীর্তানে বীতরাগ হইয়া থাকেন; কুমারীসকল সায়াহে মিলিত ও স্বর্ণালংকারে অলংকৃত হইয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না; গোপালক কৃষকেরা কুপাট উল্হাটনপ্তিক শরন করে না; এবং বিলাসীরাও কামিনীগণের সহিত ক্রেমিস বাহনে আরোহণপ্রেক বনবিহারে নিগতি হয় না।

অরাজক রাজ্যে দ্রেগামী বণিকেরা বিপ্রে পণ্যন্তব্য লইরা দ্র পথে যাইতে ভীত ও সংকৃতিত হয়; অল্টাশকায় নিক্তি বীরপ্রের্বিদ্ধের তলশন্দ আর কেহ শ্নিতে পায় না; অলথে লাভ কেলথে রক্ষা দ্বকর হইয়া উঠে; রণম্থারে শাল্র বিক্রম সৈন্যগণের একালত দ্বিত্র হয়: বিশালদশন র্যাই বংসারের মাতংগসকলে কণ্ঠে ঘণ্টা বন্ধনপ্রে রক্ষাপথে ভ্রমণ করে না; কেহ উংকৃত্য অশেব বা স্সালিজত রথে আরোহণ্যকের সহসা বহিগতে হইতে সাহসা হয় না শাল্রজ্ঞ স্থানীগণ বন বা উপবনে গিয়া শাল্রবিচার করিতে বিরত হন এবং ধর্মশীল লোকেরাও দেবপ্জার উদ্দেশে দক্ষিণা দান ও মালা, মোদক প্রস্তুত করিতে সংশ্রার্ড হইয়া থাকেন। অরাজক রাজ্যে রাজকুমারেরা চন্দন ও অগ্রের্যাণে রিজত হইয়া থাকেন। অরাজক রাজ্যে রাজকুমারেরা চন্দন ও অগ্রের্যাণে রিজত হইয়া বস্তক্লালীন বৃক্তের ন্যায় পরিদ্শামান হন না; যাহারা একাকী প্রতিন করেন এবং থথার সায়ংকাল প্রাণ্ড ইন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, সেই স্ফত জিতেশিয় মন্নিও ব্রুক্ষে চিত্ত সমাধানপ্রেক ভ্রমণ করিতে পারেন না; অধিক আর কি, যেমন জলশন্য নদী, তৃণশ্না বন এবং পালকহীন গো, অরাজক রাজ্যও তদ্প।

এই অবস্থায় জাবন রক্ষা করা নিতাশ্তই দ্বুকর হয়, এবং এই অবস্থায়
মন্বেররা মংস্যের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।
বে-সমস্ত নাস্তিক ধর্মমর্বাদা লক্ষ্মন করিয়া রাজদন্তে দক্তিত ইইয়াছিল,
তাহারাও এই সময়ে প্রভাষ প্রদর্শন করে। চক্ষ্ ষেমন শরীরের হিতসাধন ও
অহিতানিবারণে নিয়য় আছে, প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও তদ্র্প। তিনি সত্য
ও ধর্মের প্রবর্তক, কুলানিদিগের কুলপালক; তিনি পিতা ও মাতা, তাঁহা হইতে
সকলের শৃভ সম্পাদন ইইয়া থাকে। সদাচারসম্পন্ন রাজা ধম, কুবের ইন্দ্র ও
বর্ণকেও অতিক্রম করেন। এই জাবিলোকে সং ও অসভের ব্যবস্থাপক রাজা
যদি না থাকিতেন, তাহা হইলো গাঢ়তর অন্ধকারে ষেমন কিছ্রেই অভিব্যক্তি হয়
না, তদুপে কোন বিষয়েরই বিশোধ অনুভব হইত না। ষেমন ধ্য় ও ধ্রজদন্ত

অন্দি ও রথের প্রকাশক, সেইর প মহারাজ দশরথও আমাদিগের প্রতি রাজ্যভার প্রতিষ্ঠার জ্ঞাপক ছিলেন, এক্ষণে তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ভগবন্! তিনি জাবিত থাকিতেই আমরা আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই, এক্ষণে নৃপতিবিরহে আমাদিগের কার্য উচ্ছিলপ্রায় এবং রাজ্য অরণাপ্রায় পর্যালোচনা করিয়া আপনি কুমার ভরত বা অনা যাহাকেই হউক অভিষিক্ত কর্ন।

অন্টরণিউতম সর্গা। মহার্ষ বশিষ্ঠ বিপ্রগণের এইর্প বাকা প্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে এবং মির ও অমাত্যগণকে কহিলেন, দেখ, মহারাজ দশরথ বাঁহাকে রাজাদান করিয়াছেন, সেই ভরত প্রাতা শত্রাহার সহিত পরম কৃত্হলে মাতৃলালয়ে বাস করিতেছেন, এক্ষণে আমরা অধিক আর কি বিবেচনা করিব, দ্তেরা দুত্তগামী অশ্বে আরোহণপর্বক শীঘ্র তাঁহাদিগেই আনরন কর্ক।

বিশিষ্ঠ এইরপে কহিবামার সকলেই তশ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। তাঁহারা সম্মত হইলে তিনি সিন্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত ও অশোকনন্দন—এই কয়েকজন দৃতকে আহ্নানপূর্বক কহিলেন, দেখ, এখন যাহা কর্তবা আমি তাহার আদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা শোক পরিত্যাগ ক্রিছে কেকররাজ ও ভরতের নিমিত্ত কোঁষের বন্ধ ও উৎকৃষ্ট অলখ্কার লইয়া ক্রিসামী অন্দেব আরোহণপূর্বক শীঘ্র রাজগৃহে গমন কর। গিয়া আমার বাক্মিক্রাারে ভরতকে এই কথা কহিও, রাজকুমার! প্রেরাহিত এবং অন্যান্য অপিবর্গ তোমার কুশল জিল্পাসা করিয়াছেন, জিল্পাসিয়া কহিয়াছেন কে ক্রিয়াছেন কিন্তু সাবাধান, তোমরা তথায় কিন্তু পারে, এমন একটি কার্ম উপস্থিত। কিন্তু সাবধান, তোমরা তথায় কিন্তু সাবধান, তোমরা তথায় কিন্তু সাবধান, তোমরা তথায় কিন্তু নাইও না। অনন্তর দৃত্তেরা কেন্তুর দেশে যাত্রা করিতে কৃতস্থকলপ হইরা পাথের গ্রেম্বর ক্রিকে ক্রেম্বর স্থান বিশ্বর স্থান করিতে কৃতস্থকলপ হইরা পাথের গ্রেম্বর ক্রিকে ক্রেম্বর স্থান বিশ্বর স্থান করিতে কৃতস্থকলপ হইরা পাথের গ্রেম্বর ক্রিকে ক্রেম্বর স্থিত স্থান বিশ্বর স্থান স্থান বিশ্বর স্থান স্থান স্থান বিশ্বর স্থান স্থান

গ্রহণপূর্বক বেগবান অনেব স্ব-স্ব আবাসে গমন করিল এবং প্রস্থানের উপযোগী কার্যাবদেষ সমাধান করিয়া বশিষ্ঠের অনুজ্ঞাক্তমে তথা হইতে নিজ্ঞানত হইল। নিম্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রমপ্রেক অপরতাল নামক দেশের পশ্চিম ভাগ দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে ষাইতে লাগিল। অনন্তর পঞ্চাল দেশে উপনীত ও হ সিতনাপুরে গণ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাপালের মধ্য দিয়া চলিল। তথায় প্রফ্রেলকমলস্লোভিত সরোবর এবং স্বচ্ছসলিলা নদী দেখিতে দেখিতে কার্যগৌরব নিবন্ধন মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। ষাইতে যাইতে স্লোভম্বতী শরদ^ডার সন্মিহিত হইল। ঐ নদীতে নান্যবিধ বিহুল্য নিরুত্র ক্রীডা করিতেছে এবং উহার জল অতি নিমল। দূতেরা শরদ-ডা অতিক্রমপূর্বক উহার পশ্চিম তীরে সন্ত্যোপযাচন নামক এক দিব্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কুলিপা নগরীতে প্রবেশ করিল। পরে অভিকাল ও তেজেভিভবন নামক দুইটি গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষনাকুদিগের পৈতৃক নদী ইক্ষ্মতী পার হইল এবং ঐ নদী-তীরে অঞ্চলিজলপায়ী বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে দর্শনপূর্বক বাহ্মীক দেশের মধ্য দিয়া সুদামন পর্বতে গমন করিল। তথার ভগবান্ বিষ্কুর যে এক পদচিহ্নছিল, উহারা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বিপাশা ও শাল্মলী নামক দুই নদী, দীঘিকা, তড়াগ, পণ্বল ও সরোবর এবং সিংহ, ব্যাঘ্ন, হস্তী ও নানাপ্রকার মূগ দেখিতে লাগিল। বহুদ্রে পর্যটন নিবন্ধন উহাদের বাহনসকল একান্ত ক্লান্ত ও

পরিশ্রানত হইয়া পড়িল; রাগ্রিও উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বাশস্তের প্রাতি সম্পাদন, প্রজাগণের রক্ষাসাধন এবং রাজকার্বে ভরতের হস্তাবলম্বন— এই কয়েকটি অনুরোধে নিরাপদে কিয়ন্দ্রে হাইয়া গিরিরজ নগরে বিশ্রাম করিতে কাগিল।

একোনসম্ভতিত্ব সর্গ । যে রাত্তিতে দ্তেরা নগর-প্রবেশ করিল, সেই রাত্তিশেষে ভরত একটি দ্বংশ্বন দেখিলোন। দেখিয়া তাঁহার মন অত্যুক্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন তদীয় প্রিয়বাদী বয়সোরা তাঁহার অশ্তরে সম্তাপ উপস্থিত জানিয়া তাহা অপনোদন করিবার নিমিত্ত সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসংগ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বীণাবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নতাঁকী-দিগকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা হাস্যরসপ্রধান নাটকপাঠ আরুদ্ভ করিলেন। কিম্তু ভরত ঐ সকল বয়স্যের গোষ্ঠীসম্বিচ্ত ক্রীড়াকোতুক বা হাস্যপরিহাসে কিছুতেই হুণ্ট হইলেন না।

অনশ্তর তাঁহার এক প্রিয়সখা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কুরিলেন, বয়স্য ! সূহ্দেরা তোমার মনের ভাবাল্তর সম্পাদনের নিমিত্ত এত ক্রেড্র করিতেছেন, কিল্ডু তুমি তোমার মনের ভাবান্তর সম্পাদনের নামন্ত এত ক্রেড্ কারতেছেন, ক্রিক্ত তুমে কি কারণে উদাসীন হইরা আছ? ভরত কহিলেও সংখ! বে কারণে অদ্য মনের এইর্প আকুরতা উপস্থিত হইরাছে, শুবু কর। আমি আজ রাত্রিশেষে স্বশ্নাবেশে পিতাকে দেখিয়াছি। তাঁহার বিশ্ব মিলন হইরা গিয়াছে, তিনি এক পর্বতের শিখর হইতে ম্বভকেশে ক্রের্প্ণ হুদমধ্যে নিপতিত হইতেছেন। দেখিলাম, তিনি সেই গোময়হুদে ক্রিসতেছেন এবং বেন হাসিতে হাসিতে অঞ্জালিন্বারা তৈল পান করিতেছেন অন্তর্কা অন্তর তিনি প্রেঃ প্রেঃ অধঃশিরা হইয়া তিল্মিপ্রিত অল ভোজনপ্রের তৈলাভ দেহে তৈলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, যেন সমগ্র সাগ্রি শ্বুক্ত, চন্দ্র ভ্ততলে নিপতিত, সম্বন্ধ বিশ্ব গায়তের অধ্যকারে আব্ত এবং প্রজন্লিত অণিন অকস্মাৎ নিৰ্বাণ হইয়া গিয়াছে : মেদিনী বিদীর্ণ, সধ্ম পর্বতসকল ধরংদ এবং বৃক্ষসম্দর নীরস হইয়াছে। যে হস্তী মহারাজের বাহন ছিল, তাহারও দস্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাতলে নিপতিত আছে। আবার দেখিলাম, পিতা কৃষ্ণবর্ণ ক্ষ পরিধান করিয়া কৃষ্ণলোহময় পীঠের উপর উপবিষ্ট আছেন এবং কৃষ্ণকলেবর পিলালদেহ প্রমদা-সকল তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। তিনি রক্তদদনে চর্চিত ইইয়া রক্তমাল্য ধারণপূর্বক গদভিয়েজিত রথে দক্ষিণাভিম্থে দুভবেগে বাইতেছেন। রন্তবসনা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃতবদনা রাক্ষ্সী তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি ভীষণ রাতিশেষে এই দুঃস্বান দেখিরাছি। এক্ষণে রাম, রাজা, আমি বা লক্ষ্যণ, যে কেই হউন, একজনকে নিশ্চয়ই মৃত্যুম্খ দেখিতে হইবে। ম্বশ্নে যে মনুষ্যকে গর্দভযোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাংই তাহার চিতার ধূর্মশিখা পরিদৃশামান হইয়া থাকে। বয়স্যা! এক্ষণে কেবল এই কারণে দ্বঃখিত হইয়া তোমাদিশের বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি না। আমার কণ্ঠ শৃত্ত হইতেছে, মনও অসমুস্থ হইরাছে। আমি আপাততঃ ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতেছি না, তথাচ পদে পদে বিলক্ষণ ভন্ন সম্ভাবনা করিতেছি। আমার স্বর বিকৃত, কান্তিও মলিন হইয়া গিয়াছে এবং অকারণ জীবনে ধিকার উপস্থিত হইতেছে। সথে! এই অচিন্তিতপূর্বে দুঃন্বণন দর্শন এবং বাঁহার সক্ষোৎকার



লাভের আর প্রত্যাশা নাই, সেই রাজাকে স্মরণ করিয়া, আমার অন্তর হইতে কিছুতেই শঙ্কা অপনীত হইতেছে না।

সম্ভতিতম সর্গা। রাজকুমার ভরত বয়সাগণের নিকট স্বান্ত্রান্ত কাঁতনি কবিতেছেন, এই অবসরে ন্তেরা পরিশ্রান্তবাহনে স্নৃদ্ট অর্গলসম্পন্ন স্রমার রাজগ্রে প্রবেশপ্রকি কেকররাজ ও ব্যাজিতের সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাদিগের কৃত সংকারে সবিশেষ প্রতি হইয়া ভরতের সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিবাদনপূর্ব ক কহিল, রাজকুমার! কুলপা্রোহিত বশিষ্ঠ এবং মিল্রগণ আপনকার কুশল জিল্ঞাসা করিরাছেন। জিল্ঞাসিয়া কহিয়াছেন বে, 'কালাতিরুমে বিঘা ঘটিতে পারে এমন কোন কার্য উপস্থিত, তোমাকে তাহা সাধন করিতে হইবে।' এক্ষণে আমরা বহুমূল্য কন্ম ও আভরণ আনয়ন করিয়াছি, আপনি এই সকল লইয়া মাতামহ ও মাতুলকে প্রদান কর্ন। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিংশতি কোটি আপনার মাতামহের এবং দশ কোটি আপনার মাতুলের।

ভরত বশিষ্টপ্রেরিত ক্যাভরণ গ্রহণ এবং দ্তদিগকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান-প্রবিক জিল্পাসিলেন, দ্তগণ! মহারাজ তো কুশলে আছেন? আর্য রাম ও লক্ষ্যণের ত কোনা বিদ্যা ঘটে নাই? ধর্মজ্ঞা, ধর্মপরারণা দেবী কোশলা। ও স্মিতার ত মধ্পল? আমার প্রজ্ঞাভিমানিনী জোধনস্বভাবা আত্মশুরী মাতাই বা কির্পে? তিনি কি তোমাদিগকে কোন কথা কহিয়া দিয়াছেন?

তথন দ্তেরা বিনীতভাবে কহিল, রাজকুমার! আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে দেবী কমলা আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি অবিলম্বেই রখ বোজনা করিতে অনুমতি কর্ন। ভরত কহিলেন, দ্তগণ! তোমরা বে আমুকে গমনের ধরা দিতেছ, আমি অগ্রে এই বিষয় মহারাজের গোচর করি।

কর্ন। ভরত কহিলেন, দ্তগণ! তোমরা যে আমাকে গমনের ধরা দিতেছ, আমি অপ্রে এই বিষর মহারাজের গোচর করি।

অনশ্তর তিনি মাতামহকে গিয়া কহিলেন মহারাজ। দ্তেরা আমায় লইতে আসিয়াছে; আমি এক্ষণে পিতার নিকাই মন্ত্রা করিব, আবার যখন আপনি আমাকে শ্বরণ করিবেন, উপন্থিত হুইটা তথম কেকয়রাজ ভরতের মন্তক আদ্বাণপূর্ব ক কহিলেন, বংল। কৈনিতাছ, প্রশ্বনে কর। তুমি গিয়া তোমার মাতা ও পিতাকে আমাদের পাল কহিও, প্রেরাহিত বিশ্চি ও অন্যান্য বিপ্রগণকে এবং তোমার স্থাতা রাম ও লক্ষ্মণকেও অনাময় জানাইও। এই বিলয়া কেকয়রাজ ভরতকে সবিশেষ সংকার করিয়া উৎকৃষ্ট হলতী, বিচিত্র কর্মর, দ্বই সহল্ল নিন্দ্র এবং যোড়ল শত অন্ব উপহার দিলেন। পরিশেষে ভরতের অন্তর হইবার নিমিত্ত কতকগ্রিল গ্রেবান, বিশ্বাস্য় মনোমত অমাত্য প্রদান করিলেন। তাহার মাতুল য্যাজিংও তাহাকে ইন্দ্রশির দেশে ঐরাবত নাগের বংশোৎপল্ল বহুনংখ্য স্দৃশ্য হলতী এবং শীঘ্রগামী গর্মভ দিলেন। কিন্তু ভরত গ্রমনম্বাবশত তৎকালে কেকয়রাজপ্রদত্ত ধনলাভে সবিশেষ হল্ট হইলেন না। দ্বেন্দ্রাক্রণ ত্রংকে লাগিলেন।

অন্তর তিনি স্বগৃহ হইতে নিগতি হইয়া হস্তাম্বসম্পুল লোকবহ্ল রাজপথ অতিক্রমপূর্বক মাতামহের অস্তঃপ্রোভিম্থে চলিলেন এবং অবারিত গমনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতামহ, মাতুল য্ধাজিং ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকৈ সম্ভাষণ ও শন্ধারে সহিত রখারোহণপূর্বক তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে ভ্রত্যেরা বহ্সংখ্য রথ যোজনা করিয়া এবং উষ্ট্র, গো, অম্ব ও গর্দভ লইয়া তাঁহার অন্গমন করিতে লাগিল। তিনি মাতামহের সৈন্যসম্হে পরিরক্ষিত এবং অমাতাগলে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রলোক হইতে সিন্ধপ্রেধের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। একসপ্ততিত্বস সর্গা। মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে প্রাভিম্থে নিগতি হইয়া সর্বাগ্রে স্দামা নাম্নী এক নদী পার হইলেন। পরে হ্রাদিনী নামে পশ্চিম্বাহিনী অতি বিশ্তীর্ণা এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া শত্দ্র লন্ধন করিলেন। অনন্তর ঐলধান নামক প্রামে আর একটি নদী পার হইয়া অপরপর্বত নামে জনপদসকল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে শিলা ও আকুর্বতী নাম্নী দূই নদী সন্তরণ করিয়া, অণিনকোণে শলাকর্ষণ নামক এক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা নাম্নী এক নদী প্রবাহিত হইতেছিল; সত্যপ্রতিক্ত ভরত পবিত্র হইয়া সেই নদী সন্দর্শন ও অনেকানেক পর্বত লন্ধন করিয়া চৈত্ররথ কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গংগা-সরন্বতীসংগমে উপস্থিত হইয়া বারমংস দেশের উত্তরে যে-সকল গ্রাম ছিল, তংসম্দের অতিক্রম করিয়া ভারত্ত নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্বতপ্রির্ভা বেগবতী স্লোভস্বতী কুলিগ্যা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অদ্ধে কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছেন। তিনি সেই কালিন্দী-তীরে গিয়া সৈন্যগণকে ক্লান্তি দ্র করিতে অন্মতি প্রদানপ্রেক পরিপ্রান্ত অধ্বসকলকে জলসেকে শীতেল করাইতে লাগিলেন এবং স্বরংও তথায় ন্নান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ বম্নার জল পান ও কল্পে বহণ করিয়া নভামণ্ডলে দেবতার ন্যায় উৎকৃষ্ট যানে শ্নাপ্রায় অরণ্যে করিলেন। পরে অংশ্বান প্রামে গমনপূর্বক তথার গণ্যা পার হওয়া দৃত্রে দেখিয়া প্রাণ্যটপুরে চলিলেন এবং ঐ প্রানে গণ্যা পার হইয়া কৃতিকোতিকা নদাতে উপনাত ও সৈন্যগণের সহিত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া ধর্মবর্ধন প্রাক্তে বাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তোরণ নামক প্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া কিনুপ্রকেথ, ক্ষর্পপ্রহতে বর্থ জনপদে উপন্থিত হইলেন এবং ঐ ক্রিকের এক স্রয়া বনে বিপ্রাম করিয়া যথায় প্রিয়ক নামক বৃক্ষসকল মুক্তিরেই, উল্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানে চলিলেন। অনন্তর তিনি ঐ সকল মুক্তের সমিহিত হইয়া এক বেগগামী অন্বে আরোহণ করিলেন এবং সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি দিয়া একাকী প্রত্যাতিতে গমন করিতে লাগিলেন। পরে সর্বতীর্থ প্রামে উপনীত হইয়া বহুসংখ্য পার্বত্য তুরগের সহিত প্রোভন্তবতী উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। অদ্রেই হিল্ডপৃত্তিক গ্রাম, তথায় কৃতিকা নদী বহিতেছিল, তিনি তাহাও উত্তীর্গ হইয়া লোহিতা গ্রামে কপানতী, একসাল গ্রামে প্রাণ্যমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনন্তর কলিপা নগরে শাল্বন পার হইয়া রান্তিশেষে পরিপ্রান্ত অন্বে অযোধ্যার সমিহিত হইলেন।

ভরত সাত রাত্রি কেবল পথে পথেই আসিয়াছেন, তিনি সন্ধানে অযোধ্যা নিরীকণ করিয়া সার্রথিকে কছিলেন, দেখ, আজ এই বশস্বিনী অযোধ্যাকে দরে হইতে নিতাশত নিরানন্দ বোধ হইতেছে। এই নগরী গণেবান যাজিক বেদপারগ রান্ধণ ও বহুসংখ্য ধনী লোকে পরিস্পূর্ণ এবং প্রধান রাজ্বির যঙ্গে প্রতিপালিত হইলেও আজ যেন শ্ন্য শ্ন্য দেখিতেছি, ইহার ম্তিকাও পাশ্ত্বর্ণ লক্ষিত হইতেছে। পর্বে এই নগরীতে নরনারীগণের তুম্বে কোলাহল চতুদিকৈ শুভিগোচর হইত, আজ যেন নীরব। পর্বে বিলাসীরা ইহার যে-সমুন্ত উদ্যানে সায়াকে প্রবেশ করিয়া প্রাতে নির্মাত হইত, সেই সকল এখন অনার্শ বোধ হইতেছে। তাঁহারা আইসেন নাই বিলয়া যেন রোদনই করিতেছে। সার্রথি! আমি আজ এই রাজধানীকে অরণ্যময় দেখিতেছি:

এই দ্থানের প্রধান প্রধান লোকেরা প্রবিং হস্তী অন্ব বা অন্য কোন যানে গমনাগমন করিতেছেন না। লতাগৃহ প্রভৃতি বিলাসের দুরা আছে বিলয়া বে-সকল উপবন বিহারকালে সর্বাংশেই অনুক্ল বোধ হয়, যথায় মদিরামত্ত নায়ক-নার্যকারা আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, আজ সেইগালি যেন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। প্রতি পথের বৃক্ষ হইতে পত্রসকল স্থলিত হইতেছে, কলকণ্ঠ বিহুল্গ ও মত্ত ম্গাণগের মধ্র ধর্নি আর শ্না যাইতেছে না। নির্মল বায়্ চন্দ্র, অগ্রন্ ও ধ্পে স্গান্ধ হইয়া প্রবিং বহন করিতেছে না। কি কারণেই বা ভেরী মৃদণ্য ও বীণারব বিরত হইয়া আছে? এক্ষণে চতুদিকেই অশ্ভ-স্চক বিবিধ পক্ষী এবং অপ্রীতিকর নিমিত্ত দৃন্ট হইতেছে, আমার আছারসকলের নিরবিছিল কৃশল লাভ দ্লেভি বটে, কিন্তু অমণ্যলের কারণ না থাকিলেও আজ আমার হৃদয় অবসল হইয়া আসিতেছে।

অই বলিতে বলিতে ভরত উৎকণ্ঠিত মনে শ্রান্তবাহনে বৈজয়ণত লার দিয়া আয়োধায় প্রবেশ করিলেন। তখন ল্বারপালের। গাল্রোখানপূর্বক বিজয়প্রশেন তাঁহাকে সন্বর্ধনা করিয়া তাঁহারই সমভিব্যাহারে চলিল। তিনি সাদরে তাহাদিগকে প্রতিগমনের অনুমতি দিয়া অস্থিরচিত্তে বাইতে লাগিলেন। বাইতে বাইতে কেকররাজের সার্থিকে কহিলেন, ক্রুণ্ড! দ্তেরা কি নিমিত্ত অবারণ আমায় দ্বা প্রদর্শন করিয়া আনিল ইতিসার অন্তরে সততই অশ্বভ আশ্বকা উপন্থিত হইতেছে, আমি ক্রমশঃই অধির হইতেছি; রাজার মৃত্যু হইলে বের্প ল্নিতে পাওয়া যায়, সেই সকল মান্তারই চতুদিকে দেখিতেছি। দেখ, গ্রুপেথর বাস্তুসকল অপরিচ্ছন প্রতিস্কৃত্তের কপাটে উল্ঘাটিত রহিয়াছে, সম্পর্ম হতপ্রা, দেবতাদি বলি ও ধ্পাবাস কোন স্থলেই নাই, এবং অনাহারে সকলেই হতজ্ঞান হইয়া আছে। দেবলুক শোভাহনি ও শ্না এবং উহা প্রপানালা অনলংকত, উহার অপ্যান করিলে বিলাভাহনি ও শ্না এবং উহা প্রপানালা অনলংকত, উহার অপ্যান করিলে বিলাল বিলার বিলার বিশ্বেরা আপ্যানকল রুখ করিয়াছে। প্রে ইহাদিগের বের্প উৎসাহ দেখিতাম আজ ভাহার কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না, সকলেই বেন ব্যাকুল। এই সকল দেবায়তন ও টেতা ব্লে মৃণ্য ও পক্ষিণ দানভাবে রহিয়াছে। বলিতে কি, অদ্য নগরের ক্রী-প্রের্থ সকলকেই উৎকণ্ঠিত চিনিতত দানবদন অশ্বপ্রত্বাচন মলিন ও কুশ দেখিতেছি।

ভরত সারখিকে এইর্প কহিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তংকালে তিনি সেই ইন্দ্রনগরী অনরাবতীর তুলা প্রবীর এইর্প দ্রবস্থা দর্শন করিয়া যারপরনাই দ্রাখিত হইলেন। উহার চতুষ্পথ ও রখ্যায় জনসঞ্চার নাই এবং কপাট ও স্বারয়সকল ধ্লিধ্সের হইয়াছে। ভরত পিতার জীবন্দশায় যে-সমস্ত অপ্রিয় অবলোকন করেন নাই, একাণে সেই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া অবনতবদনে দীনমনে পিতৃগ্রে প্রবেশ করিলেন।

শ্বিস্তাততন স্থা। তিনি পিতৃগ্হে পিতার দশনি না পাইয়া মাতৃগ্হে মাতার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৈকেরী প্রেকে প্রবাস হইতে আসিতে দেখিয়া প্রফ্লেমনে স্বর্ণাসন পরিত্যাগপ্রেক উথিত হইলেন। ভরতও ংহেপ্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী তাঁহাকে আলিগ্যন ও তাঁহার মস্তকায়াণ করিয়া অঞ্চে গ্রহণপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, বংস! বল, আজ কয় রাত্রি মাতামহের আবাস হইতে নিগতি হইয়ছ? দ্রুতগতিতে রখে আসিতে কি তোমার পথশ্রম হয নাই? তোমার মাতামহ ও মাতুলের কুশল ত? তুমি প্রবাসী হইয়া অবধি স্থে ছিলে কি না?

কমললোচন ভরত কহিলেন, জননি! আজ সাত রাত্রি হইল, আমি মাতামহের রাজ্ঞ্যানী পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার পিতা ও দ্রাতা উভয়েই কুশলে আছেন। কেকয়রাজ আমাকে যে ধনরত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা বহন করিতে বাহনেরা পথে ক্লান্ড ইইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে আমি অগ্রে আগমন করিলাম। বাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, পিতার বার্তাহারকেরা কেন আমাকে দ্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিয়াছে? তোমার এই শরন করিবার স্বর্ণময় পর্যাওক শ্না, ইক্রাকুকুলের কেহই প্রফ্লেল নহেন; পিতা তোমার এই গ্রেই থাকেন, আমি আজ আসিয়া তাঁহাকেও দেখিলাম না: ইহার কারণ কি? এক্ষণে আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিব, বলা তিনি এখন কোথায় রহিয়াছেন? তিনি কি জ্যোন্টা মাতা কৌশল্যার গ্রেই কারণ্যপন করিতেছেন?

তথন রাজ্যলোভমোহিত কৈকেয়ী ঘোর অপ্রিম জ্বা প্রিয়জ্ঞানে কহিলেন, বংস! সেই যজ্ঞশীল সন্জনশরণ মহারাজ জ্বিসবারণের যে গতি এক্ষণে তাহাই অধিকার করিয়াছেন।

ভরত এই কথা প্রবণ করিবামার বংশক্রের্নাসত কাতর হইরা হা হতোহিন্ম! বিলিয়া বাহ্ প্রসারণপর্বক ভ্তলের ভূরিছত হইয়া পড়িলেন এবং অত্যান্ত দ্বংখিত হইয়া প্রাক্তির রজনীতে দ্বংখিত হইয়া প্রাক্তির রজনীতে নির্মাণ চন্দ্র বেমন নভোমণ্ডলকে স্বংশাভিত করেন, পিতা থাকিতে এই শব্যা সেইর্পই স্বংশাভিত ছিল্পি আজ তাহার অভাবে ইহার আর প্রভা নাই। একশে ইহা শশাভকহীন আকাশ ও সলিলশ্না সাগরের ন্যায় নির্মাক্তিত হইতেছে। এই বলিয়া মহাবীর ভরত বসনে বছন আছাদনপ্রক রোদন করিতে লাগিলেন।

তথন কৈকেয়ী সূর্যচন্দ্রসংকাশ মাতংগসদৃশ অমরপ্রভাব শোকার্ত প্রে ভরতকে অরণ্যে কুঠারছিল শালব্দের শাখার নাার ভ্তলে নিপতিত দেখিয়া শ্বাং তাঁহাকে উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, বংস! তুমি কি কারণে ধরাসনে শায়ন করিয়া আছ? গাত্রোখান কর; দেখ, তোমার নাায় স্সভ্য সাধ্লোকেরা কদাচই শোকে অভিভ্ত হন না। তোমার বৃদ্ধি শ্রুতি শীল ও তপস্যার অনুগামিনী এবং দান ও যজের সম্পূর্ণই অধিকারিণী। স্ব্যাস্ভলে প্রভার ন্যায় ইহা তোমার অন্তরে সততই বিরাজ করিতেছে।

অনতর ভরত ভ্তলে অল্য পরিবর্তনপূর্বক বহুক্ষণ রোদন করিয়া শোকাকুল মনে জননীকে কহিলেন, অন্ব! পিতা আর্য রামকে রাজ্যে অভিষেক্ ও যাগযঞ্জের অনুষ্ঠান করিবেন, এই ভাবিয়া আমি মহা আনদেন রাজগৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু যা ভাবিয়াছিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। আমি যে প্রিয়কারী পিতাকে দেখিতেছি না, ইহাতেই আমার মন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জননি! আমার অনুপশ্বিতিকালে পিতা কোন্ ব্যাধিতে আক্রাত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন? সেই কীর্তিমান রাজা আমি যে আসিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই জানিতেছেন না, জানিলে সম্বর আমার মন্তক সম্রত করিয়া আঘাণ

করিতেন। আমার অভ্য ধ্লিধ্সর হইলে যে স্বেশ্পশ হন্ত মার্ক্রনা করিয়া দিত, হা! এখন তাহা কোথার রহিল? বলিতে কি ধাঁহারা পিতার দেহান্তে অণিনসংস্কারাদি কার্য করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। যাহাই হউক মাতঃ! অতঃপর তুমি রামকে শীপ্ত আমার আগমন সংবাদ দেও। তিনি আমার প্রাতা, পিতা, বন্ধ্ এবং আমি তাঁহার প্রিয় দাস। যে ব্যক্তি ধার্মিক ও বিপ্ত, জ্যেষ্ঠ প্রাতাকে পিতার তুল্য দেখা তাহার কর্তব্য। আমি এক্ষণে রামের চরণে প্রণাম করিব, তিনিই আমার আশ্রয়। আর্থে! অন্তকালে সেই ধর্মজ্ঞ, ধর্মশীল সত্যানরত, দ্যুব্রত মহারাজ কি কহিয়া গিয়াছেন? বল, শ্নিতে আমার অত্যন্তই ইচ্ছা হইতেছে।

কৈকেয়ী কহিলেন, বংস! তোমার পিতা 'হা রাম! হা লক্ষ্যণ ! হা সীতা!' কেবল এই বলিতে বলিতে লোকাণ্ডরে গিরাছেন। হস্তী বেমন রুজ্যবন্ধ হয়, সেইর্প তিনি মৃত্যুপাশে সংবত হইয়া পরিশেবে কেবল এইমার কহিলেন যাহারা জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্যুণকে প্নেরায় অবোধ্যায় আগমন করিতে দেখিবে, তাহারাই ধনা।

ভরত এই দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শ্নিয়া বিষয় বদনে প্নরায় জিল্পাসা করিলেন, জননি! সেই ধর্মপরায়ণ রাম এক্ষণে লক্ষ্মপ্ত সাঁতার সহিত কোথায় আছেন? তখন কৈকেরী রামের বনবাসে ভর্ত সুখী হইবেন জ্ঞান করিয়া কহিলেন, বংস! সেই রাজকুমার চীর পরিধানি সুবাক লক্ষ্মণ ও সাঁতার সহিত দশ্তকারণ্যে যাল্লা করিয়াছেন।

ভরত আপনার কুর্লানয়ম সমার্ক্র স্বগত ছিলেন, তিনি জননীর মুখে এই বাক্য প্রবণ করিবামাত রামের ইউচ্চদোষ আশুকা করিয়া কহিলেন, মাতঃ! রাম কি কোন কারণে রক্ষান্ত করিয়াছেন? সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক্ নিরপরাধে কি কাহারো ক্ষান্ত করিয়াছেন? পরস্তীতে ত তাঁহার অভিলাষ হয় নাই? বলা, এক্ষণে কি কারণে তাঁহাকে দভকারণ্যে নির্বাসিত করা হইল?

তখন তাঁহার প্রজ্ঞাভিমানিনী চণ্ডলা জননী স্তাশ্বিভাব-নিবন্ধন প্রশাক্ত মনে কহিতে লাগিলেন, বংস! রাম রক্ষণ্ড হরণ করেন নাই, সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক, নিরপরাধে কাহারও ক্ষতি করেন নাই, এবং পরস্থিত চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু বংস! আমি তাঁহার অভিষেকের কথা শ্লিনাই নৃপতির নিকট তোমার রাজ্য ও তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজা প্রে আমাকে দ্ইটি বর দিবেন অধ্যাকার করিয়াছিলেন, স্তরাং তিনি সভারক্ষার জন্মরাধে তোমাকেই রাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে রাম সোমিত্রি ও সীতার সহিত নির্বাসিত হইয়াছেন। মহারাজ সেই প্রিয়পত্তের অদর্শনে শোকে আকল হইয়া দেহপাত কবিয়াছেন। অতঃপর তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি কেবল তোমারই নিমিত্র এই কান্ড ঘটাইয়াছি। এই নগরী ও সমস্ত সায়াজ্য তোমারই হইয়াছে। তুমি শোকসন্তাপ বিস্তর্জন কর এবং বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ্ডের সাহাব্যে মহারাজের অন্তর্ভিকার্য করিয়া রাজ্যে অভিষ্কিত্ত হও।

তিস\*ততিত্ব স্থাঁ। তখন ভরত পিত্যরণ এবং রাম ও লক্ষ্যবের নির্বাসন এই দ্ই অপ্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সল্ভ\*তমনে কহিলেন, হা! আমি পিতা এবং পিতৃতুল্য শ্রাতা উভয়কেই হারাইয়াছি, এক্ষণে এই হতভাগ্যের রাজ্যে

আর কি হইবে? পাপীয়সি! তুই আমার পিতাকে নাশ ও দ্রাতাকে তাপসবেশে বনবাস দিয়া দুঃখের উপর দুঃখ এবং ক্ষতের উপর যেন ক্ষার প্রদান করিয়াছিস। তুই আমাদিগের কুলক্ষর করিবার নিষিত্ত কালরাত্রিস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিল। আমার পিতা না ব্রাঝিয়াই অগ্যারকে আলিগ্যান করিয়াছিলেন। কুলকলাংকান! তুই আপনার বুন্ধিদোষে এই বংশে সুখের পথে কণ্টক দিয়াছিস। মহারাজ আজ তো হইতেই দঃখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে বল, তুই কি কারণে আমার ধর্মবংসল পিতার প্রাণান্ত করিলি? কি কারণে রামকে বনবাস দিলি? কেনই বা তিনি অরণ্যে গেলেন? শোকাতুরা কৌশল্যা ও স্ক্রিয়রা যদিও প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তোর জন্য তাহা ঘটিবে না। ধর্মপরায়ণ রাম মাতৃনিবিশৈষে তোকে শ্রম্থাভন্তি করিতেন, এবং জ্যেন্টা মাতা দ্রদর্শিনী কৌশল্যাও ডাগনার তুল্য দেনহ করেন, কিন্তু তুই তাঁহারই প্রেকে অক্ষ্যুত্তমনে বল্কল পরাইয়া বনবাসী করিয়াছিস। রাম সাধ্দেশী বশস্বী ও মহাবীর, তাঁহাকে নিৰ্বাসিত করিয়া তোর কি ইন্টলাভ হইল? তুই অভ্যন্ত লা, অস্বতাৰ, আমি রামকে কিরুপ চক্ষে দেখিতাম, বোধ হর তাহা জানিতে পারিস নাই, সেই কারণেই রাজ্যের নিমিত্ত এতদ্র অনর্থ ঘটাইয়াছিল। একণে আমি পার্বপ্রধান রাম ও লক্ষ্যণকে না দেখিয়া কোন্ শক্তিপ্রভাবে বাজারক্ষার সমর্থ হইব। সন্মের, বেমন আত্মরক্ষার্থ স্বলিথর্সঞ্জাত ব্যক্তিয় করিয়া থাকে, তদুপ ন্নের, বেমন আখরকাথ স্বাল্থরসভাত বন সাপ্রর কাররা থাকে, তদুপ্ মহারাজও প্রতিনিয়ত সেই মহাবীরকে অক্র করিতেন। স্তরাং আমি প্রকাশ্ত ভার কোন্ সাহসে বহন করিব সিবোগপ্রভাব বা ব্লিথবলে বদিও এই বিষয়ে সমর্থ হই, তথাচ তোর স্কিন্সকামনা প্রাণাল্ডেও পূর্ণ করিব না। এক্ষণে যদি তোর উপর রামের মুখ্রি মর্বাদা না থাকিত, তাহা হইলে আমি তোকে পরিত্যাগ করিতেও ক্রিডে হইতাম না। রে দঃশীলে! আমাদের কুলবিগহিত এই পাপব্যাধ্য কির্পে তোর উপস্থিত হইল? আমাদের বংশে জ্যোন্ডেরই রাজ্যাধিকার হয় এবং অন্যান্য প্রাত্তার তাহার অধীন হইয়া থাকেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তুই এই রাজধর্ম কিছুই জানিস না এবং রাজধর্মের অব্যভিচারিণী গতিও জ্ঞাত নহিস। রাজকুমারদিগের মধ্যে জ্যেণ্ঠই রাজা হন এই ব্যবহার সকল রাজকুলে, বিশেষতঃ ইক্ষরাকুদিগের বিশেষ আদরণীয়, কিন্তু আজ তুই সেই সকল ধর্মারক্ষক কুলাচার প্রতিপালকদিগের চরিত্রগর্ব থর্ব করিয়া দিলি। রাজবংশে তোর জন্ম হইয়াছে, বল দেখি, এইরূপ গহিতি বৃদ্ধি-দ্রংশ কির্পে উপস্থিত হইল? পাপে! তুই-ই আমার প্রাণাস্তকর বিপদ ঘটাইয়াছিস, আমি কোনমতেই তোর ইচ্ছা সম্পন্ন করিব না। আমি এখনই তোর অনিণ্ট করিবার নিমিত্ত সকলের প্রিয় রামকে ফিরাইয়া আনিব! তাঁহাকে আনিয়া স্বচ্ছদে তাঁহার দাস হইরা থাকিব।

ভরত শোকে নিভাশত নিপাঁড়িত ইইয়া এইর্প অপ্রতিকর কথার কৈকেয়ীর মর্মাচ্ছেদপূর্বক মন্দর পর্বতের কন্দরগত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ৷

চতুঃসম্ততিতম সর্গা। তংকালে ভরত মাতাকে এই প্রকার তিরস্কার করিয়া ক্রোধভরে পনেরায় কহিলেন, নৃশংসে! তুই এখনই এ রাজা তাাগ করিয়া দ্র হইয়া যা। তুই অধমী, লোকাম্তরিত স্বামীর উদ্দেশে তোব রোদন

করিবার অধিকারই নাই। রাম এবং ধর্মশীল রাজা তোরে এমন কোন্ বিষয়ে দোষী করিয়াছিলেন, যে তোর জনা একজন বনে গেলেন, আর একজন কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই কুলনাশের নিমিত্ত তোর নিশ্চয়ই ব্রন্ধহত্যাপাতক ঘটিয়াছে। তুই নরকে যা, পিতার যে লোকে গতি হইয়াছে, তোর কদাচই তাহা না হউক। তুই সর্বলোকপ্রিয় রামকে বনবাস দিয়া যে পাতক সঞ্চয় করিয়াছিস তাহাতে তেরে পত্র বলিয়া আমার মনেও লোককলঙ্কের আশৎকা জন্মিয়াছে। তো হইতেই পিতা দেহত্যাগ করিলেন, রাম বনচারী হইলেন এবং আর্মিও ইহলোকে অবশস্বী হইয়া রহিলাম। রাজ্যকাম্কি! তুই আমার মাত্র্পিণী শত্ন। পতিঘাতিনি ! দ্বব্ৰে ! তুই আমার কথা মুখেও আনিস না। ডোরই জন্য কৌশল্যা সূমিরা এবং অন্যান্য মাতৃগণ বংপরোনাম্তি দৃঃখ পাইতেছেন। তুই ধর্মরাজ অধ্বপতির কন্যা নহিস, তাঁহার আলয়ে আমার পিতৃকুলনাশিনী রাক্ষসী জান্মরাছিস। তুই অত্যন্ত পাপিন্ঠা, তোর পাপেই আমি পিতৃহীন ও দ্রাতৃহীন এবং লোকের ঘূণার পার হইলাম। তুই ধর্মশীলা কৌশল্যাকে পতিপার্চবিহান করিয়া, বল দেখি আজ কোন্ নরকে বাইবি? ক্রে! সর্বজ্ঞোষ্ঠ পিতৃত্ন্য আর্য রাম যে সকলেরই আশ্রয়, তুই কি তাহা জানিস না? অংগ-প্রত্যাপা সম্পেল পত্র হ্দয়প্তরকি হইতে স্থাত হয়, এইজনা সে যে অন্যান্য স্বসম্প্রকীয় অপেকা মাতার অধিকত্ত প্রতির পাল হইয়া থাকে, এক্ষণে এইটি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমি এক উপাধ্যান কীর্তান করিতেছি, প্রবণ কর।

ধ্বন কর্।
কোন এক সময়ে স্থপ্তভাব স্কৃতি আকাশপথে বাইতে বাইতে দেখিলেন,
তাঁহার দুইটি প্র বলাবদ প্রিক্তি হল বহন করিতেছে। উহারা দিবসের
অধভাগ পর্যন্ত হলবহনে এক্তি ক্লোন্ড ও নিতান্ত পরিপ্রান্ত হইয়া বিচেতনপ্রায়
হইয়াছিল। তল্পন্ন স্কৃতি স্বান্ত বিভাগত ও নিতান্ত পরিপ্রান্ত হইয়া বিচেতনপ্রায়
হইয়াছিল। তল্পন্ন স্কৃতি স্বান্ত কাতর হইয়া বাল্পাকুললোচনে রোদন
করিতে লাগিলেন। ইত্যবসূরে স্বরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিন্দ দিয়া গমন করেন।
ইন্দের দেহে স্বরাজর ঐ স্ক্রা স্বরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিন্দ দিয়া গমন করেন।
হন্দের দেহে স্বরাজর ঐ স্ক্রা স্বর্গান্ধ বাল্পবিন্দ্র সহসা নিপতিত হইল।
তথন ইন্দ্র উধের্ব দ্বিতপাতপ্রেক দেখিলেন, আকালে স্বরাজ শোকাকুল ও
দ্বংখিত মনে রোদন করিতেছেন। দেখিয়া তিনি বংপরোনান্তি উল্বিন্ন হইয়া
কৃতাজালিপ্রেট কহিলেন, স্বর্জি! দেবগণের ত কুরাপি ভয়সন্ভাবনা নাই?
এক্ষণে বল তুমি কি কারণে এইরপে কাতর হইলে?

তখন কামধেন, স্রভি ধীরভাবে কহিলেন. স্ররজে! অমণাল দ্র হউক, কুরাপি ভোমাদিগের ভয় নাই সতা, কিন্তু ঐ দেখ, আমার দ্রইটি প্রে বলীবর্দ উল্লভানত ভূমিতে অবস্থিত হইয়া অত্যন্ত দ্রখ পাইতেছে। একে উহাবা কৃশ, হলভারপর্নিভ্ত ও রৌদ্রে উস্তশ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার দ্রাত্মা কৃষক উহাদিগকে তাড়না করিতেছে। উহারা আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই এক্ষণে উহাদিগের দ্রবস্থায় আমি যারপরনাই পরিতশ্ত হইতেছি। দেবরাজ! প্রত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছন্ই নাই।

যাঁহার সন্তান-সন্তািত দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাশত হইয়া আছে, ইন্দ্র সেই স্বেভিকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রতকে অধিকতর প্রিরবােধ করিলেন এবং তদবািধ স্বেভিকেও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে দেখ, যাঁহার প্র অসংখ্য, সেই সাধ্যশীলা শ্রীমতী গ্রণবতী স্বরভিও প্রার্থ শোহ করিয়া থাকেন, স্তরাং কৌশল্যা যে রাম ব্যতিরেকে প্রাণভ্যাগ করিবেন,

ইহাতে আর বন্ধব্য কি আছে। ভাঁহার একটি মার পুত্র, কিন্তু তো হইতেই তিনি নিঃসন্তান হইরাছেন; বলিতে কি এই পাপে তোরেও অচিরাং ইহকাল ও পরকালে কণ্ট পাইতে হইবে। এক্ষণে আমি পিতার ঔধর্বদেহিক কার্য অনুষ্ঠান করিয়া আর্য রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিব। তাঁহাকে আনিয়া ম্বরংই ম্নিজনসেবিত অরণ্যে প্রবেশপূর্বক যশ্দ্বী হইব। কিন্তু রে পাপশীলে! পৌরগণ সজলনয়নে আমায় নিরীক্ষণ করিবে, আর আমি যে তোর পাপকার্যের ভার বহন করিব, ইহা কখনই হইবে না। অভঃপর তুই অণিনতে প্রবিদ্ধ হ, বা দশ্চকারণোই যা, অখবা কণ্ঠে রক্ষ্য় বন্ধন করিয়া প্রাণত্যাগ কর, ভোর গতাশ্তর নাই। এক্ষণে রাম অ্যোধ্যা রাজ্যে আগমন করিলে আমি কৃতকার্য হইব এবং আমার কলণ্কও দুর হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া ভরত অঞ্কুশাহত আরণ্য মাতথ্যের ন্যার জ্যোধাবিণ্ট ভ্রজপোর
ন্যার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত রোবে আরছ
হইয়া উঠিল, এবং কটিতটের বন্দ্র শিখিল হইয়া গেল। তিনি অংশের সমস্ত
আভরণ দ্রের নিক্ষেপ করিয়া উৎসবাবসানে শক্তধন্তের ন্যার ভ্তেলে পতিত
ও হতজ্ঞান ইইয়া রহিলেন।

পশ্বসাভাভতম পর্য ॥ অনন্তর তরত বহু তুরের পর চেত্নালাভ করিয়া গারোধানপূর্বক অশুপুর্গলোচনে দুর্গলিতা মাতার প্রতি দ্গিউপাত করত অমাতাগণ-মধ্যে কহিতে লাগিলেন, জান্ম কখন রাজ্য কামনা করি না, এবং রাজ্য গ্রহণার্থ জননীকেও প্রেরণ কঠি নাই। আমি শর্বেরর সহিত ভতিদ্রতর প্রদেশে বাস করিতেছিলাম, স্তেরের মহারাজ বে অভিবেকের কল্পনা করিয়াছিলেন, ভাহাও জানিতে বুরি নাই, এবং লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত আর্য রাম বের্পে নির্বাসিত বুইরাছেন, ভাহাও জ্ঞাত নহি।

হখন ভরত জননীকে ভংগনা করিতেছিলেন, তংকালে দেবী কৌশল্যা তাঁহার কণ্ঠের শব্দ পাইয়া স্মিয়াকে কহিলেন, দেখ, রুরুন্বভাবা কৈকেরীর প্র ভরত আসিরাছেন। ভরত দ্রদশী, একণে আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাং করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা বিবর্গম্থে কশ্পিতদেহে যথায় ভরত সেই শ্যানে চলিলেন। ঐ সময় ভরতও তাঁহার দর্শনাথী হইয়া শর্ঘের সহিত তাঁহার আলরে ষাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে আসিতে দেখিরা অগ্রন্থেনিলানে আলিগেন করিলেন। তখন কৌশল্যা দ্বংখভরে কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে কহিতে লাগিলেন, বংস! তুমি রাজ্যাভিলাষী, একণে নিক্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছ। তোমার জননী কৈকেয়ী অতি নিক্ট্রে উপারে উহা হস্তগত করিরাছেন। জানি না, সেই ক্রেদিশিনী আমার রামকে চীরবসনে বনে পাঠাইয়া কি ফল লাভ করিতেছেন? যাহাই হউক, স্বর্গবর্ণ—নাভিসম্পন্ন রাম বখায় আছেন, কৈকেয়ী সেই স্থানে আমাকেও শীগ্র প্রেরণ কর্ন। অথবা আমি স্বয়ংই স্মিয়ার সহিত অগিনহোর লইয়া পর্যস্থে তথায় বারা করি। কিন্বা, বংস! রাম যে স্থানে ভপস্যা করিতেছেন, তুমিই আমাকে তথায় লইয়া চল। দেখ, এই হস্ত্যেব্বহ্ল ধনধান্যপূর্ণ বিস্তীণ রাজ্য তোমারই হইয়াছে।

কৌশল্যা এই প্রকার কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিলে ক্ষতস্থানে স্টিবিস্থ করিলে যেমন হয়, ভরত সেইরূপই ব্যাধিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে নিপতিত

হইয়া বহুবিধ বিলাপ ও পরিভাপপূর্বক কিয়ংক্ষণ বিচেতন হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্চলিপ্টে কহিতে লাগিলেন, আর্ষে! আমি এই বৃত্তানত কিছুই জানি না, এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আর্পান অকারণ কেন আমায় ভর্ণসনা করিতেছেন? আর্য রামের প্রতি আমার বে অবিচলিত প্রীতি আছে, আপনি তাহা কি জানেন না? এক্ষণে ত'ধক আর কি কহিব, সেই সভাপ্রতিভৱ রাম বাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, তাহার বুঞ্চি বেন কদাচই শিক্ষিত শাস্ত্রের অনুগামিনী না হয়; সে পাপচোরীদিংগর দাস হইয়া থাকুক; স্থের অভিমুখে মলম্ত্রাদি পরিত্যাগ ও নিদ্রিত ধেনুর দেহে পদাঘাত করক; কর্মসমাধানান্তে যে ব্যক্তি ভূত্যকে বেতন প্রদান না করে, তাহার বে অধর্ম সে ভাহাই প্রাণ্ড হউক; প্রেনিবিশেষে বে রাজা প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, বে দুরাচার তাঁহার অনিন্ট চেন্টা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই অধিকার কর্ক, এবং ফিনি ফঠাংশ কর লইয়া প্রজাদিগকে পালন না করেন তাঁহার বে অধর্ম, সে তাহাতেই লিণ্ড হউক। আর্যে ! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিরাছেন, তাপসগদকে যজ্ঞীর দক্ষিণা অঞ্গীকার করিয়া যে তাহার অপলাপ করে উহার পাপ ভাহাকে স্পর্শ কর্ক; সে বেন হস্ডান্বসংকুষ শৃশ্চসমাকুল সংগ্রামে পরাঙ্মন্থ হয়; ব্দিখমান স্থ্যের বে স্ক্রাথ শাস্তে উপদেশ দিয়াছেন, ঐ দ্মতি তাহা বিপর্যক ক্রিয়া কেল্ক, এবং সে সেই আজান্লদ্বিতবাহ, বিশালস্ক্ষ স্বতিদ্বত্বস্থা মহাবীর রামের রাজ্যাধিকার পর্যক যেন জীবিত না থাকে। আর্বে স্থাহার মতলমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই নির্দ্ধ প্রাম্থাদিনিমিত্ত ব্যতিক্তিক পায়স কৃশর ও ছাগমাংস ভোজন কর্ক, গ্রেলাকের অবধাননা নিক্তি ও মিন্দ্রেরে প্রবৃত্ত ইউক; কেচ বিশ্বাস-বশতঃ কাহারও কোন অপবনের কথা কহিলে ঐ দ্যুত্তি তাহা প্রকাশ করিয়া দিক এবং সে অকৃতক্ত স্কৃত্তিবাতাক ও সকলের বিশেষবভাজন হইয়া থাকুক। আবে'! বাহার মতক্রমে জীম বনে গিয়াছেন, বে স্বগ্হে প্রবল্পভাত্য পরিবৃত হইয়া একাকী স্কাংস্কৃত আম ভোজন কর্ক; অনুর্প ভার্বা না পাইয়া এবং ধর্মকর্ম না করিয়া নিঃসন্তান অবস্থার অকালে ইছলোক হইতে অপস্ত হউক; রাজা দ্যী বালক ও বৃন্ধকে বধ করিলে যে পাপ হয়, এবং ভূতাতাগে যে পাপ হয়, সে তাহাই লাভ কয়ক। আর্যে! বাহার भणकाम दाम दान शियात्कन, तम माका लोह मध्य माश्म ও विव विक्रय कविता পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে প্রবৃত্ত হউক; অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করত শত্রহস্তে নিহত হউক; উম্মত্তের ন্যায় চীরবস্ত্র পরিধান ও নরকপাল গ্রহণপূর্বক ভিক্ষার্থী হইয়া প্রিবী প্র্যটন কর্ক, এবং প্রতিনিয়ত মদ্য দ্বী ও অক্ষর্রাভার আসম্ভ ও কামক্রোধে অভিভ,ত হইয়া থাকুক। আর্বে! বাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাহার যেন ধর্মদূল্টি না থাকে; সে অধর্মের আশ্রয় গ্রহণ ও অপাত্রে অর্থ বিতরণ কর্ক; তাহার বাহা কিছু ধনসম্পদ আছে, দস্যুগণ তাহা অপহরণ করিয়া লউক; উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া যে নিদ্রিত থাকে তাহার যে পাপ, ঐ দূরাচার তাহাই অধিকার কর্ক; অণ্নিদায়কের যে পাপ, গুরুদারগামীর যে পাপ এবং মিত্রদ্রোহীর যে পাপ, সে তাহাই প্রাণত হউক, ঐ পামর দেবগণ পিতৃগণ এবং পিতামাতার যেন শ্রেছা না করে; সে আঞ্চি সাধ্যণের লোক, সাধ্যণণের কীতি এবং সাধ্জনসেবিত কার্য হইতে পরিপ্রকট হউক; নানাপ্রকার অনর্থাকর বিষয়ে তাহার যেন আসন্তি জন্মে; সে বহু,

পোষ্যবর্গে পরিবৃত জ্বররোগগ্রুত ও দরিদ্র হইয়া নিরবচ্ছিল ক্লেণভোগ কর্ক এবং যে-সমস্ত যাচক মুখের প্রতি দুটিনিক্ষেপপূর্বক দীনভাবে স্কৃতিবাদ করিয়া থাকে, সে তাহাদেরও আশা নিষ্ফল করকে। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই অধার্মিক, র্ক্সম্বভাব খল অশ্বচি ও রাজভারে ভণিত হইয়া সকলকে প্রতারণা করিবে; সাধনী সহধর্মিণী ঋতু-স্নানানতর সন্মিহিত হইলে ঐ দুর্মতি তাহাকে উপেকা করিবে; আহারাদি প্রদান না করাতে যে ব্রাহ্মণের সন্তানাদি বিনন্ট হইয়াছে, তাঁহার যে পাপ, ঐ ব্যক্তি তাহাই প্রাণ্ড হইবে: সে বিপ্রগণের অর্চনার ব্যাঘাত এবং বালবংসা ধেনাকে দোহন করাক; সে ধর্মানারাগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপত্নী পরিহারপূর্বক পরদারে আসম্ভ হউক; যে পানীয় জল দূষিত করে এবং যে বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ কর্ক, জল থাকিতে যে ব্যস্তি পিপাসার্তকে বণ্ডনা করে, ডাহার যে পাপ, সে ডাহাই প্রাশ্ত হউক, যাহারা শাস্ত্র আশ্রয়পূর্বক ভব্তিযোগ সহকারে স্ব-স্ব দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাদ করে, তাহাদের যে পাপ, এবং যে ব্যক্তি ঐ বিবাদে কর্ণপাত করিয়া থাকে তাহার বে পাপ, সে তাহাই লাভ কর্ক। রাজকুমার ভর্ত এইর্প শপথ করিয়া পতিপ্রহীনা আর্যা কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদার্শ্বইক দুর্যথতমনে ভ্তলে নিপতিত হইলেন।

অন্তর শোকার্তা কোশলা ভরতকে কহিলেন, বংস! তুমি এইরপে শপথ করিয়া আমার অভতরে মর্মবেদনা প্রদান করিলে, একণে আমার দঃথ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগাক্তমেই তেম্মির বভাব ধর্মপথ হইতে প্রভট হয় নাই। একণে যদি তোমার প্রতিজ্ঞা সূর্বাইছে, তাহা হইলে তুমি সাধ্লোক প্রাণ্ড হইবে সন্দেহ নাই। এই বলিটি কৌশলাা প্রাত্বংসল ভরতকে অভক গ্রহণ ও আলিকানপূর্ব ক ব্যাক্তর কৈরে রোদন করিতে লাগিলেন। তংকালে প্রবল শোক ও মোহপ্রভাবে ভর্তিরও মন ছিল্লভিন্ন হইয়া গেল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার ব্লিখও বিকল হইয়া উঠিল।

ষট্ল ততিত্ব লগা। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে বাশিষ্ঠদেব ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! বৃথা আর শোক করিয়া কি হইবে, রাজা দশরথের দেহ দাহ করিবার সময় হইয়াছে, এক্ষণে তোমায় ভাহারই উদ্যোগ করিতে হইবে।

তখন ভরত বশিষ্ঠকে সান্ধাশে প্রণিপাত করিয়া পিতার প্রেতকৃত্য সাধনে উদ্বৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে তৈলদ্রোদ হইতে উল্তোলনপূর্বক ভ্তলে সিনিবেশিত করিলেন। দশরখের মুখমন্ডল পান্ডবর্গ হইয়াছিল, তংকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি নিদ্রিত হইয়া আছেন। অনশ্তর ভরত নানারপথচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া দীনমনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি প্রবাসে ছিলাম, তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিতে আপনি অ্যর্থ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকৈ নির্বাসিত করিয়া কি অকার্যই করিয়াছেন! আমি রামশ্যনা হইয়াছি, এক্ষণে এই দীনকৈ পরিত্যাগ করিয়া কেথেযে গমন করিবেন? রাম অরণ্যে গিয়াছেন, আপনারও লোকন্তর হইয়াছে, অতঃপর এই নগরে আর কে শ্বিরমানে প্রজাগণের অলব্ধ লাভ ও লব্ধরক্ষায়

যত্নবান হইবে? পিতঃ! এই বস্মতী আপনার অভাবে বিধবা হইয়াছেন, এবং নগ্রীও শশাংকহীন শর্ববীর ন্যায় একাশ্ত হতল্লী হইয়া গিয়াছে।

বাশিষ্ঠদেব ভরতকে দীনভাবে এইর্প পরিতাপ করিতে দেখিয়া প্নরাম্ন কহিলেন, রাজকুমার! দশরখের যে-সমস্ত ঔথর্নদেহিক কার্যসাধন করিতে হইবে, তুমি ব্যাকুল না হইয়া অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর। তথন ভরত বাশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য করিয়া, আচার্য ঋত্বিক ও প্ররোহিতদিগকে তাশ্বিয়ে ত্রা দিতে লাগিলেন। অশ্ন্যাগার হইতে রাজার যে আশ্ন অগ্রে বহিদ্কৃত করা হইয়াছিল, ঋত্বিক ও যাজকেরা বিধানক্রমে উহাতে আহ্যুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনশ্ভর পরিচারকেরা মৃত দশরথকে শিবিকায় আরোপণপূর্বক বাল্পকণ্ঠে শ্নাহ্দরে সরয্তীরে লইরা চলিল। বহুসংখ্য লোক, গমনপথে দবর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপপূর্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে অনেকে চলন অগ্রের্ ও গ্লগর্ল প্রভৃতি নানাপ্রকার গন্ধরেরা এবং সরল পূল্মক ও দেবদার্ প্রভৃতি কাল্ঠ আহরণপূর্বক চিতা প্রস্তুত করিরা রাখিয়াছিল। খাছিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে ও চিতামধ্যে স্থাপন করাইলেন এবং জনুলন্ড অনলে আহ্তি প্রদানপূর্বক তাঁহার পরলোকশ্রেক্তি নিমন্ত মন্ত্র জ্প করিতে লাগিলেন। সামবেদগায়কেরা শাস্তান্সারে স্কৃতি বানে আরোহণপূর্বক নগর হইতে নিক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রদান আগমনপূর্বক শোকসন্তণ্ড মনে ক্রোক্তির ন্যায় কর্লকণ্ঠে ব্লেক্তি করিতে করিতে খাছিকগণের সহিত রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন

পরে মহিষীরা বান হইছে সরিষ্তীরে অবতর্ণপর্বক ভরতের সহিত প্রেডোন্দেশে তপণ করিষের অবং তপণ সমাপনান্তে মন্দ্রী ও পর্রোহিত সমভিব্যাহারে বাম্পাকুলনেন্দ্রন প্রপ্রবেশ করিয়া ভ্তলে শয়ন ও অতিক্রেশে দশাহ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।



সশ্ভসশ্ভতিতম সর্গা। অনশ্ভর দশাহ অতীত হইলে ভরত শ্রাম্থ করিয়া পবিত্র হইলেন এবং ম্বাদশাহে ম্বিতীয় মাসিক প্রভৃতি সপিশ্ভীকরণ পর্যশভ্ সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া পিভার পারলৌকিক ফল আকাঞ্চার ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ব প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্য ছাগ বহুসংখ্য গো দাসী দাস বাসভবন ও ধান প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে ব্রয়েদেশাহে তিনি প্রভাতকালে চিতাভস্ম উত্তোলনপূর্বক স্থলস্ক্রি

করিবার নিমিত্ত সরষ্তটে গমন করিলেন এবং পিতৃশোকে একানত বিহ্নল হইয়া পিতার চিতাম্লে দ্বিখিতমনে ম্কেকণ্ঠে ক্রন্সন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, তাত! আপনি যে রামের হলতে আমায় অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে বনে, স্তরাং আপনি আমায় শ্নো রাখিয়া গিয়াছেন। হা! যে অনাথার আশ্রেমবর্প প্রকে আপনি বনে নির্বাসিত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই কৌশল্যাকে ফেলিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন?

এই বলিয়া ভরত যথায় দশরথের অস্থিসকল দশ্ধ হইয়া দেহনির্বাণ হইয়া গিয়াছে, সেই ভস্মাকীর্ণ অর্ণবর্ণ চিতাস্থান দর্শন করিয়া বিষাদভরে অতাস্ত কাতর হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভ্তলে মৃছিত হইয়া পড়িলেন। লোকে ইন্দ্রধান্তকে যেমন উন্ডোলিত করে, তৎকালে সকলে তাঁহাকে সেইয়্পে উত্থাপিত করিল। অনন্তর অমাতোরা ভত্বিরোগলোকে মৃছিত হইলেন। শর্মাও ভরতকে শোকাকুল দেখিয়া ও পিতাকে মনে করিয়া জ্ঞানশ্না হইয়া রহিলেন এবং পিত্গণ্-সমরণে উন্মন্তের নাায় বিক্ষিণতচিত্ত হইয়া কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, হা! মন্থরা হইতে বে শোকসাগর উৎপদ্ম হইলা, কৈকেয়ী যাহায় জলজন্ত, আমরা সকলেই সেই বরদানর্প অগ্রেম্ব সমৃদ্রে নিমণন হইলাম। পিতঃ। এই স্কুমার বালক ভরতকে আপান মৃত্তেই লালন পালন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি আপনার উন্দেশে বিলাপ ক্রিটেইছেন, আপনি ইংহাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? পান, ক্রেজন, বসন, ভ্রমণ সকলই আপনি আমাদিগকে আদর করিয়া দিতেন, অক্লিকার সের্প কে করিবে? এই প্রিবী আপনার নাায় ধর্মপরায়ণ পতিকে কিলিকান দিয়া প্রকৃত সময়েই বিদীর্ণ হইল না। হা! পিতার লোকান্তর সতে ইইয়াছে, য়াম অরণো গিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার প্রাণধারণের সামথাই ক্রিমায়ায় কদাচ প্রবেশ করিব না, এক্ষণে নিশ্বরই তপোবনে যাইব।

অনন্তর অনুগামিগণ ভরত ও শনুষ্মের এইর্প বিলাপ প্রবণ এবং এই বিপদ দর্শন করিয়া প্নরায় কাতর হইয়া উঠিল। ঐ উভয় রাজকুমারও ভণ্ন-শৃংগ বৃষ্ঠের ন্যায় বিষয় ও প্রান্ত হইয়া ধরাতলে ল্রণ্টিত হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সত্প্রকৃতি সর্বজ্ঞ ইক্ষ্মাকুকুলগ্ন্ন বশিষ্ঠ ভরতকে ভ্তলহইতে উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, রাজকুমার! আজ গ্রয়াদশ দিবস হইল, তোমার
পিতার অফ্নিসংস্কার সম্পন্ন হইরা গিরাছে: এক্ষণে কেবল অফ্থিসন্তয়ন কার্য
অবশেষ থাকিতে তুমি কেন তদ্বিষয়ে কার্লাবিলম্ব করিতেছ? দেখ, ক্ষ্মণিপাসা,
শোকমোহ ও জরাম্ত্যু এই তিনটি নির্বিশেষে শরীর ধারণে সাধারণের ঘটিয়া
থাকে, ইহা যখন জীবের অপরিহার্য হইতেছে, তখন দৃঃখে এককালে অভিভ্
হওরা তোমার উচিত হর না। তত্ত্বদশী স্মুক্ত শর্মাকে উত্থাপনপূর্বক
প্রসাল করিয়া জীবের উৎপত্তিবিনাশের বিষয়ে নানাপ্রকার কহিতে লাগিলেন।

তখন ভরত ও শন্ত্যা অশুক্রল মার্ক্সনা করত আরক্তলোচনে গালোখান করিয়া বর্ষা ও উত্তাপ-প্রভাবে যে ইন্দুধ্যক্ত শ্লান হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় সংশোভিত হইলেন। অমাতোরাও অস্থিসন্তর্মন কার্মের নিমিত্ত তাহাদিগকে বারংবার হরা দিতে লাগিলেন।



অন্তর সর্গা আনন্তর স্থানিতাতনর শান্ত্র শোকার্ত ভরতকে রামের সামিধানে যাত্রা করিতে কৃতসংকলপ দেখিরা কহিলেন, আর্য! সংকটকালে যিনি সকলকেই আশ্রয় দিয়া থাকেন, সেই রাম যে নিজের ও আমাদের গতি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। একণে একজন স্তীলোক তাঁহাকে অরগ্যে নির্বাসিত করিল? আর্য লক্ষ্মণ মহাবলপরাক্তানত, তিনি পিতৃনিগ্রহ করিয়া উহাকে কেন বনবাসদ্বেশ হইতে বিমৃত্ত করিলেন না? যে রাজা স্থালোকের কথায় অসং পথ অবলম্বন করিলেন, ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া তাঁহাকে অগ্রেই নিগ্রহ করা উচিত ছিল।

শন্মা ভরতকে এইর্প কহিতেছেন, ইতার্বট্র কুম্মা স্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে রাজযোগ্য কল পরিধানপর্বক স্বস্থা চম্দনে চচিত ও ভ্রণে বিভ্রিত করিয়া রম্মারশ্য বানরীর সামার শোভা পাইতেছিল। ভরত সেই পাপকারিণী কুম্মাকে স্বারদেশে দম্পী করিয়া নিদ্যাভাবে গ্রহণ ও শন্মার্ম নিকট আনয়নপূর্বক কহিলেন, বংসি বাহার নিমিত্ত রামের বনবাস ও আমাদের পিতার প্রাণনাশ হইয়াছে, প্রতিষ্ঠি পাপরিসী কুম্মা, এক্ষণে তোমার যা অভির্নিচ হয়, তাহাই কর

শর্মা ভরতের বাক শৈরোধার্য করিয়া দ্ঃখিতভাবে অন্তঃপ্রচরদিগকে কহিলেন, দেখ, এই কুইকিনী আমার পিতা ও প্রাত্গণের মনে মর্মবেদনা দিরাছে, স্তরাং এ এখনই এই কুর কার্যের ফলভোগ কর্ক। এই বলিয়া তিনি সেই সখাজনপরিবৃতা কুজ্ঞাকে বলপ্রেক গ্রহণ করিলেন। কুজ্জা আর্তনাদে গৃহ প্রতিধর্নিত করিতে লাগিল। তাহার সখারা বংপরোনাস্তি সন্তন্ত ইইল, এবং শর্মাকে কুল্ধ দেখিয়া চতুদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়নকালে পরস্পর মন্ত্রণা করিল, দেখ, শর্মার বের্প উপক্রম করিয়াছেন, হয়ত আমাদিগকেও নিঃশেষ করিবেন। এখন আইস, আমরা সকলে গিয়া ধার্মিতা বদান্যা কৌশল্যার শরণাপল হই, এক্ষণে তিনিই আমাদিগের গতি।

এদিকে শর্ঘা জােধভরে কুজাকে ভ্তলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।
কুজা আর্তাব্রে চাংকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইতস্ততঃ আকর্ষণে তাহার
নানাপ্রকার অলংকার স্থালিত হইয়া পড়িল। স্থালিত ভ্রণে স্ণোভন গৃহ
শারদীয় আকাশের ন্যায় শােভা পাইতে লাগিল। মহাবল শার্ঘা প্রবল কােধে
তাহাকে গ্রহণ করিয়া কঠাের বাকাে কৈকেয়াকৈ ভংসনা করিতে লাগিলেন।
কৈকেয়া শার্ঘার কথায় যারপরনাই দ্থেখিত ও তাহার ভয়ে অতান্ত ভাত
হইয়া ভরতের শারণাপাল হইলেন। তখন ভরত শার্ঘাকে জােধাবিত্য দেখিয়া
কহিলেন, বংস! স্থালাককে বধ করিতে নাই, ক্ষমা কর। দেখ, যদি রাম
মাত্যাতক বলিয়া আমার উপর জােধ না করিতেন, তাহা হইলে আমি এই



দ্বটা কৈকেয়ীকে কিনাশ করিতাম। এক্ষণে ডুমি এই কুস্ফাকে বধ করিলে তিনি আর কখনই আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিবেন না।

শর্মা ভরতের আদেশে ঐ দোষকর কার্য হইতে নিব্স হইলেন এবং ম্ছিতা মন্থরাকেও পরিত্যাগ করিলেন। কাতরা মন্থরা পরিত্যক্ত হইবামার উথিত হইরা উধ্বন্ধিনে কৈকেয়ীর চরগতলে নিপতিত হইল এবং অত্যন্ত দ্বংখিত হইরা কর্ণভাবে রোদন করিতে লাগিল। কৈকেয়ীও তাহাকে শর্মের আকর্ষণে হতজ্ঞান দেখিয়া আন্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

একোনাশীতিতম সগা। অনন্তর চতুর্দাণ দিবসের ক্রিন্ত্রে বহুসংখ্য বিচক্ষণ লোক একত হইরা ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার তির্যান আমাদিণের গ্রেত্রর গ্রের্ছিলেন, সেই মহীপাল রাম ও লক্ষাগ্রেনির্বাসিত করিয়া লোকান্তরে গিয়াছেন, অন্য তুমিই আমাদিণের রাজতিক ও এই রাজ্য অরাজক হইরাও অমাত্যগণের ঐকমত্যে রক্ষিত হইলে ক্রিট্র উচ্ছিল্ল হইবে না। এক্ষণে মন্ত্রীরা পোরগণের সহিত অভিষেকার্থ ক্রিমন্ত উপকরণ লইরা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি অভিষিপ্ত রুমান পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ ও আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর

তখন ভরত অভিষেকের দ্রবাসকল প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, জ্যেন্ডের রাজ্যাধিকার হওয়া আমাদিগের কুলব্যবহার; তাঁদ্বধয়ে আমায় অন্রেরাধ করা তোমাদিগের উচিত হইতেছে না। আর্য রাম আমাদিগের জ্যেন্ড, অতঃপর তিনিই রাজা হইবেন, আর আরম গিয়া অরণ্যে চতুর্দণ বংসর অবস্থান করিব। এক্ষণে চতুর্বগ সৈনা স্সাক্তিত কর, আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। অভিষেকের নিমিত্ত বে-সকল সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছে, রামের জনা তংসমাদয় অগ্রে করিয়া লইব, এবং বনমধ্যেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্জশালা হইতে বেমন অগ্রনকে আনয়ন করে, তাঁহাকে সেইর্পেই আনিব। বলিতে কি, এই নামমার জননার মনোরথ কোনজমেই প্রে করিব না। এক্ষণে শিল্পারা আমার বনগমনের পথ প্রস্তুত কর্ক, বে-সমস্ত ভ্রিম অত্যন্ত উল্লেক্ত ইয়া আছে, তংসমাদয় সমতল করিয়া দিক্ এবং বাহায়া দ্র্গম স্থানে সপ্তরণ করিতে পারে, এইর্প রক্ষকসকল সমভিব্যাহারে চল্কে।

ভরতের এই প্রকার কথা শ্রনিয়া তরতা সকলে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সর্বজ্যেন্ট রামকে রাজ্যদানের সংকল্প করিয়াছ, তোমার প্রাইলাভ হউক। এই বলিয়া আনন্দাল্ল, বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতাবসরে অমাত্য ও পারিষদেরা বীতশোক হইয়া কহিলেন, যুবরাজ! তোমার বাক্যান্সারে শিল্পী ও রক্ষক-দিগকে আদেশ করা হইয়াছে। উহারা তোমার গমনের পথ প্রস্তৃত ও দ্র্গম স্থানে রক্ষা করিবে।

অশীতিভম সগাঁ॥ অনশ্তর স্ত্রকমপির, ভ্ভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সাদক্ষ ধনক, অবরোধক, স্থপ্তি, বর্ধকী, স্পকার, স্থাকার, বংশকার, চর্মকার, যন্ত্রনির্মাতা কর্মান্তিক ভূত্য ও পথপ্রীক্ষকেরা যাত্রা করিল। বহ**্সংখ্য লোক হ**র্ষ*ভ*রে নির্গাত **হইলে পর্নিশমার খরবেগ মহাসাগরের তর**ঞ্গরাশির ন্যায় শোভা পাইতে **ল্যাগিল। পথশোধকেরা সর্বাগ্রে দলবল সমাভিব্যাহারে কুন্দালাদি অস্ত্র** লইয়া চলিল এবং তর্ম্মলতা গ্রেম স্থাণ্ড প্রস্তরসকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত क्रिंडिंग लागिला। त्य न्थात्न तृष्क नारे, जात्नक जथाय तृष्क त्वाभन क्रीतल এবং অনেকে कुठांत, हेन्क ও দাত न्यांता नानान्यात्नत वृक्त एएनन कतिया किन्न। कान কোন মহাবল বন্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উল্লভ স্থান সমতক ও গভীর গর্ভ পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কর্ত্র চূর্ণ **এবং কেহ কেহ বা क्रम निर्शाभार्य मृश्लायागामि एउम क**ित्र कार्शिक । स्वल्लकाल মধোই স্ক্রে প্রবাহসকল জলপূর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া গেল এবং **বে প্রদেশে জল নাই তথা**য় বেদি-পরিশোভিত ক্পাদি প্রস্তৃত করিল। ব্যক্ষ প্রুপ ফুটিতে লাগিল, পক্ষিসকল আহ্মাদে কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোথায় কৃত্তিম সুধাধবলিত, কোথায় চন্দনজলে সংসিত্ত, কোথায় কুস্মসমূহে অলংকৃত, কোম্বারও বা পতাকা উন্ডান হইল। এইবুসুসে সৈনাগণের গমনপথ

দেবপথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল।

অনন্তর ষাহারা শিবিরাদি সন্নিবেশে অন্তর পাইয়াছে, তাহারা ন্বাদ্ফল-বহলে প্রদেশে প্রশন্ত নক্ষত ও মাহাতে ভ্রম্তর ইচ্ছান্র্প শিবিরাদি স্থাপনে অন্চরদিগকে প্রবিত্ত করিল এবং ক্রেড্র ইচ্ছান্র্প শিবিরাদি স্থাপনে অন্চরদিগকে প্রবিত্ত করিল এবং ক্রেড্র ইচ্ছান্র্প তিবিধ সজ্জায় স্পোভিত করিয়া দিল। পরে ঐ কিট্র নিবেশের চর্তাদিক ধ্লিধ্সারিত সগতা প্রশতিতি বারা পরিব্যুক্ত করিলা ইন্দ্রনীলমণিনিমিত প্রতিমায় স্পোভিত ও প্রশন্ত রথায় পরিব্যুক্ত করিল। স্থানে স্থানে প্রাসাদ, প্রাকার, এবং যাহার শিথরে কপোতগৃহ রহিয়ার্তি, এইর্প উন্নত সম্ভত্মিক ভবন নিমিত হইল। ফলতঃ তংকালে ঐ সকল নিবেশ শিলিপগণের প্রধন্নে ইন্দ্রপ্রীর ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল। যাহার তীরে নানা প্রকার ক্ক ও কানন শোভা পাইতেছে, যাহার জল শীতল নিমলে ও সংস্থাপ্রি, সেই জাহ্নবী অর্বাধ ঐ উৎফুট রাজপথ এইর্পে প্রস্তুত হইয়া চন্দ্রতারামন্তিত নজোমন্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

একাশীতিত্য সর্গা। অনশ্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নান্দীমূথ প্রভৃতি কার্যের অনুষ্ঠান হইবে, উহার প্রেরািরর শেষভাগে স্ত ও মাগ্রেরা মধ্যল-প্রতিপাদক স্কৃতিবাদ দ্বারা ভরতের স্তব আরশ্ভ করিল। নিশাবসানস্চক দ্বন্থিভ স্বর্থময় দন্দ্বারা আহত হইয়া ধ্বনিত ও বহুসংখ্য শৃত্থ বাদিত হইতে লাগিল। ত্র্যাঘোষ ও অন্যান্য বিবিধ বাদ্যে নভোমন্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

তখন শ্যেকসন্তশ্ত ভরত প্রবৃদ্ধ ও অধিকতর শোকাকুল হইয়া বাদ্যরব নিবারণপূর্বক বাদকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি রাজা নহি। এই বলিয়া তিনি শত্র্বাকে কহিলেন, শত্র্বা! কৈকেয়ী হইতেই ইহারা এইর্প অন্চিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং রাজা দশর্থও আমার উপর দ্বংখভার অর্থণপূর্বক

লোকান্তরে গিয়াছেন। একলে সেই ধর্মব্যক্তির ধর্মমনুলা রাজগ্রী, প্রবাহোপরি কর্ণধার্রবিহীন নৌকার ন্যায় দ্রমণ করিতেছে। আর মিনি আমাদিগের প্রভ্র, তাঁহাকে আমার এই জননী ধর্মমর্যাদা উল্লেখ্যনপূর্বক নির্বাসিত করিয়াছেন। তিনি থাকিলে এইর্প বিশৃত্থলা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বলিয়া ভরত ধারপরনাই পরিভণ্ড হইয়া বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রতা স্বীলোকেরা দীনমনে মন্তক্তেঠ রোদন করিতে লাগিলেন।

অনশতর রাজধর্মজ্ঞ বিশিষ্ঠ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে স্বসভাসদৃশ স্বর্গনির্মিত মণিথচিত সভামণ্ডপে প্রবেশপ্রেক উৎকৃষ্ট আশতরণসংঘ্র হেমময়
পীঠে উপবেশন করিয়া দ্তদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এক্ষণে রাহ্মণ,
ক্ষরিয়, অমাত্যে, সেনাপতি ও বোল্খগেণের সহিত ভরত শন্ত্যা ও অন্যান্য
রাজপত্ত, এবং যথেজিং স্মশ্ত ও অপরাপর হিতকারী ব্যক্তিকে শীঘ্র আনয়ন
কর, বিলাশ্বে বিঘা ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য উপশ্বিত হইয়াছে।

মহার্ষ বশিষ্ঠ এইর্প আদেশ করিবামার সকলেই হস্তা অন্ব ও রথে আরোহণপ্রক আগমন করিতে লাগিলেন। উহাদিগের আগমনে চড়ার্দকে তুম্ল কোলাহল উত্থিত হইল। প্রজারা রাজকুমার ভরতকে আসিতে দেখিরা রাজা দশরথের ন্যার তাঁহার সন্বর্ধনা করিল। ইন্তা সেই তিমিনাগসক্ল স্বর্ণবহ্ল স্থির হুদের ন্যার রাজসভা ভরত সাহ্ব। কর্তৃক স্লোভিড হইরা প্রের রাজা দশরথ থাকিতে যের্প্ছিক্তি সেইর্পই পরিদ্শামান হইল।

রাজা দশর্থের ন্যায় তাহার সন্বধনা কারল। ক্রাল সেই তিমিনাগসকল
স্বশ্বহ্ল স্থির প্রদের ন্যায় রাজসভা ভরত ক্রিল সেই তিমিনাগসকল
স্বশ্বহ্ল স্থির প্রদের ন্যায় রাজসভা ভরত ক্রিলের কর্ত্ব স্পোভিত
ইয়া প্রে রাজা দশর্থ থাকিতে যেয়্প ভিত্র সেইর্পই পরিদ্শামান ইইল।

ম্বাদীভিত্র স্থাম ধীমান ভরত ক্রি বিন্দ্রক্রনপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া
দেখিলেন, সভাস্থলে বে-স্ক্রি আর্য সাসনে উপবেশন করিয়া আছেন,
তাহাদিগের কন্য ও অধ্যামি প্রভাল ভাইতভা উল্ভাসিত ইইয়া প্র্চিন্দ্রমণিভত
শারদীয় শর্বরির ন্যায় দেভা পাইতেছে। তিনি প্রবেশ করিলে ধর্মজ্ঞ বিশিষ্ঠ
প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া ম্দ্রোকো তাহাকে কহিলেন, বংস! রাজা দশর্থ
স্তাপালনর্প ধর্মসাধন করিয়া এই ধনধান্যতী বস্মতী তোমায় অপ্রণ-প্রেক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সভাপরায়ণ রামও সাধ্রগারের ধ্য স্মর্বণ
করিয়া তাহার নিদেশান্রপ কার্য করিতেছেন। এক্রণে তৃমি অভিষিত্ত ইইয়া
পিতা ও দ্রাভার প্রদন্ত রাজ্য নির্বিঘ্যে উপভোগ কর। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও
পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং ন্বীপ্রামী ও সাম্নিদ্রক বিণ্কেরা তোমায় উপহার
দিবার নিমিত্ত অসংখ্য ধনরক্র আনয়ন কর্ত্ব।

রাজকুমার ভরত মহার্য বিশিষ্ঠের বাক্যে শোকে একাশ্ত অভিভা্ত হইলেন এবং ধর্ম কামনার মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনশ্তর তিনি কলহংসদ্বরে বালপগদগদবচনে বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! বিনি রন্ধাচর্যের অন্টান ও অধ্যয়নাশ্তে দ্নান করিরাছেন, সেই ধর্মশালি ধীমান রামের রাজ্য মাদৃশ লোকে কির্পে গ্রহণ করিবে? কির্পেই বা আমি রাজা দশরথের উরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাজ্য অপহরণে প্রবৃত্ত হইব? এই রাজ্য ও আমি উভরেই রামের। তপোধন! এই সকল অনুধাবন করিয়া ধর্মসংগত কথা বলা আপনার উচিত হইতেছে। দিলীপতুল্য নহুষসদৃশ আর্য রাম্ব আমাদিপের জ্যেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার ন্যার তিনিই রাজ্য অধিকার করিবেন। এক্ষণে বদি আমি এই অসাধ্যেনিত নরকপ্রদ পাপকর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা

হইলে আমাকে নিশ্চয়ই ইক্ষ্মাকুবংশের কলজ্কস্বর্প থাকিতে হইবে। আমার জননী যে অসংকার্য সাধন করিয়াছেন, তদ্বিয়া কোনমতে আমার অভিরুচি নাই। আমি এ স্থান হইতেই সেই বনদ্র্গস্থ রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করি। তিনি এই রাজ্যের রাজা, তিনি গ্রৈলোকারাজ্যেরও রাজা, অভঃপর আমি তাঁহার অনুসরণ করিব।

তখন রমোন্রাগী সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি ভরতের এই ধর্মান্গত কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত প্রেরার কহিলেন, যদি রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিতে না পারি, তবে ভাঁহার ও লক্ষ্যণের ন্যার আমিও ভথার অবস্থান করিব। তাঁহাকে প্রতিনিব্ত করিবার জন্য আপনাদিগের সমক্ষে আমার সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। অভ্তিক কর্মক্র, কর্মান্তিক ভ্তা, পথশোধক ও রক্ষকদিগকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমার যাত্রা করা আবশ্যক।

এই বলিয়া দ্রাত্বংসল ভরত সন্ধিহিত স্মেশ্যকে কহিলেন, স্মশ্ত! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি শীন্ত গিয়া অরণ্যবাতা ঘোষণা কর এবং অবিলন্দে এই স্থানে সৈন্যগণকৈ আন। স্মশ্ত আদেশমাত্র প্রকিক্সতিত্তে এই স্মাচার সর্বত্ত প্রচার করিলেন। প্রকৃতিগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা ক্রেন্টিলাকে রামের আনয়নার্থ প্রস্থানের অন্তল্জা প্রদত্ত হইয়াছে শ্রনিয়া অক্সিই সম্তৃত্ত হইল। প্রতিগ্রেই সিক্সেণরে গ্রহণীরা এই সংবাদ পাইয়া কর্তৃগণকে হৃত্মনে হরা প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতিরা অন্যানা ফ্রেক্ট্রেরে সহিত সৈন্যাদিগকে অশ্ব গোষান ও মনোবেগ রথে আরোপণপর্ক জরতের সিমধানে প্রেরণ করিল। তদ্দর্শনে ভরত বিশন্তের সমক্ষে পাশ্বর্কী স্মুদ্রকে কহিলেন, স্ত! তুমি সত্তর আমার রথ আনয়ন কর। স্মুদ্রক্তিরামার হৃত্তমনে উৎকৃত্ত অশ্বরোজিত রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তথন সত্যান্রাগী সত্যপরাক্তম ভরত প্নরায় কহিলেন, স্মুদ্র! তুমি শীঘ্র বাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষিদগকে সৈন্যসংযোগের নিমিত্র আদেশ কর; আমি জগতের হিতসাধনের জন্য আর্য রামকে প্রসম করিয়া এ স্থানে আনিবার বাসনা করিয়াছি। তথন স্মুদ্র পূর্ণমনোরথ হইয়া সেন্যাধ্যক্ষিদগকে সেন্যসংযোগের আজ্ঞা জ্ঞাপনপর্বক প্রকৃতিপ্রধান ও স্কুদ্রগণকে বনগমনার্থ আহ্মান করিলেন। প্রতিগ্রহে সকলেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উৎকৃষ্ট জ্ঞাতীয় অশ্ব, উদ্মু হস্তী, গর্দভ, ও রথসকল যোজনা করিতে লাগিল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্তঃশীতিভ্রম সংগ্রা অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে ভরত রথে আরোহণ করিয়। রামের দর্শনে কামনায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী ও প্রোহিতেরা চলিলেন। স্ক্রান্ডত নয় সহস্র হস্তী, লক্ষ্ম অশ্বারোহী, রাষ্ট্র সহস্র রথ ও বিবিধ আয়্ধধারী বীরপ্রের্ধেরা তাঁহার অন্তুমনে প্রবৃত্ত হইল। যশস্বিনী কৌশল্যা, স্মিত্রা ও কৈকেয়ী হৃষ্টমনে উল্জবল যানে গমন করিতে লাগিলেন। আর্বেরা যাত্রাক্যলে প্লোকিত চিত্তে রামের অত্যাশ্চর্য কথাসকল কহিতে আরম্ভ করিলেন। নগরবাসীরাও হর্যভরে পরস্পর পরস্পরকে আলিশ্যনপর্বেক কহিতে লাগিলেন, আমরা কখন সেই জগতের শোকনাশন ঘনশ্যাম রামকে দর্শন করিব। যেমন দিবাকর উদিত হইয়াই অন্থকার নিরাস করেন, সেইর্প তিনি দ্ষ্টিনাত্রই আমাদিগের শোকসম্ভাপ অপনীত করিবেন। ই'হাদিগের পশ্চাং নগরের স্প্রিসম্প বাণক, মানকার, কুল্ডকার, তল্তুযায়, কর্মার, মায়্রক, ক্রাকচিক বেধকার, রোচক, দণতকার, স্থাকার, গল্থোপজাবী, স্বর্ণকার, কন্বলকার, কন্পেক, অগ্রামর্শক, বৈদ্য, ধ্পক, শোণিডক, রক্তক, তুমবায়, স্বীগণের সহিত নট ও কৈবতেরা স্বেশে শান্ধবসনে কুজ্মাদিমিল্রিত অন্যেপন ধারণপ্রেক গোষানে যাইতে লাগিলা। বহুসংখ্য বেদবিং ব্রাহ্মণও অন্যেমনে প্রতৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সকলে হস্তান্ব রথে বহুদুর অতিকা করিয়া শৃংগবের পুরে গণগার সমিহিত হইলেন। নিষাদপতি গৃহ ঐ কিন শাসন করিতেছেন এবং জ্ঞাতিগণে পরিবৃত ইইয়া তথার অপ্রমাদে বৃদ্ধি করিয়া আছেন। সকলে তথার উপস্থিত ইইলে ভরতের অনুযায়িনী সেন্ট ঐ চক্রবাক-শোভিত ভাগীরথীর তীর আশ্রয়পুর্বক অবস্থান করিতে স্কৃতিল। ভরত সৈন্যগণকে গমনে উদ্যোগ-শ্ন্য দেখিয়া এবং প্রণাসলিলা স্কুত্রাকে নিরীক্ষণ করিয়া অমাত্যবর্গকে কহিলেন, দেখ, আজ আমরা এই শোনে বিশ্রাম করিয়া কলা এই সাগরগামিনী নদী পার ইইব, এই সংবৃত্তি সরা একণে সৈন্যসকল সামবেশিত কর। আর আমিও এই নদীতে অবস্থান ইইয়া স্বর্গস্থ মহারাজের পারলোকিক স্থের নিমিত্ত তর্পণ করিব।

তথন অমাত্যেরা ভরতের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যগণের মধ্যে যাহার যে স্থানে ইচ্ছা তাহাকে তথার নিবেশিত করিলেন। ভরত বিবিধ উপকরণযুক্ত সৈন্য-সকলকে গণগাতীরে স্বাবস্থার স্থাপন করাইয়া রামকে কি প্রকারে প্রতিনিব্র করিবেন, চিস্তা করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম সর্গা। এদিকে নিষাদপতি গৃহ, গংগাতীরে সৈনাসকলকে সীমিবিল্ট ও নানাকার্যে ব্যাপ্ত দেখিয়া জ্ঞাতিবর্গকে কহিলেন, দেখ, ঐ গংগাতীরে সাগর-সংকাশ বহুসংখ্য সৈন্য দৃষ্ট হইতেছে, আমি ভাবিয়াও ইহার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ত পাইতেছি না। যখন রথের উপর মহাপ্রমাণ কোবিদার ধ্রজ উচ্ছিত্রত হইয়া আছে, তখন নিশ্চয়ই নির্বোধ ভরত দ্বয়ং আসিয়াছেন। এক্ষণে বােধ হয় ইনি অগ্রে আমাদিগকে পাশে বন্ধন বা বধ করিয়া, পশ্চাৎ নির্বাসিত রামকে বিনাশ করিবেন। ইনি মহারাজ রামের দ্র্লভি রাজশ্রী সম্পূর্ণ অধিকার করিবার বাসনায় তাঁহার নিধন কামনা করিতেছেন। রাম আমার প্রভ্রু ও মিয়্র, এক্ষণে তোমরা তাঁহার জন্য বর্ম ধারণপর্বক ভাগীরখার উপক্লে অবস্থান করন বলবান দাসেরা মাংস ও ফলম্ল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘা আচরণ করিবার নিমিস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ড ব্রো পাঁচশত নোকায় আরোহণ ও কবচ ধারণ করিয়া স্থিতি কর্ক। যদি ভরত রামসংক্রাণ্ড কোন অসং সংকল্প সাধনের অভিসন্ধি করিয়া না থাকেন, ভাহা হইলে ইবার সৈন্য আজ নির্বিদ্যে গণ্গা পার হইতে পাইবে। নিষ্যাপতি জ্ঞাতিবগ্রিক এইর্প অনুমতি করিয়া মংস্য মাংস ও মধ্য উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন।

এদিকে স্মৃত্য গৃহকে আগমন করিতে দেখিয়া বিনয়সহকারে ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! রামের প্রিয়সখা গৃহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া এই স্থানে আসিতেছেন। ইনি আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ কর্ন। এই বৃশ্ধ দশ্ডকারণ্যবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন এবং প্রকৃত্য রাম ও লক্ষ্যণ যথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহাও জানেন। স্মৃত্য ক্রিকা কহিলে ভরত তংক্ষণাং তান্বিষয়ে সম্মৃত হইলেন।

অনন্তর নিষাদরাজ অন্জা লইয়া ক্রিটিতগণের সহিত হ্লটমনে ভরতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিল্লাদনপূর্বক কহিলেন, রাজকুমার! এই দেশ তোমার গৃহবিশেষ, কিন্তু জিল্লাদের অগেমনসংবাদ না দিয়া আমাদিগকে বন্ধনা করিয়াছ। এক্ষণে আমর জিলাদের যথাসর্বন্দ তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি দ্বীর দাসগৃহে দ্বকুলে নাস কর। নিষাদেরা বন্য ফলম্ল আহরণ করিয়া রাখিয়াছে, আর্র্র ও শৃদ্ধ মাংস এবং অরণাস্লেভ অন্যান্য খাদ্যও সংগৃহতি আছে। প্রার্থনা, তোমার সৈন্যেরা আজিকার রাগ্রিতে প্রচার আহার করিয়া কল্যা

পঞ্চাশীতিতম সর্গা। ভরত কহিলেন, গৃহ! তুমি আমার এই সকল সৈনাকে আচনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার যথেন্ট সংকার করা হইল। এই বিলিয়া তিনি পথের দিকে অভ্যালি নির্দেশপূর্বক কহিলেন, দেখ, গঙ্গার এই কছেদেশ নিতান্ত গহন ও দৃষ্প্রবেশ; বল এক্ষণে আমি কোন্ পথ দিয়া ভরন্বাজাশ্রমে গমন করিব?

তখন গ্রহ কৃতাঞ্চলি হইরা কহিলেন, রাজকুমার! নিষাদেরা সকল স্থানই অবগত আছে, প্রয়াণকালে তাহারা তোমার সঙ্গে ধাইবে এবং আমিও ঘাইব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কোন অসং সঙ্কল্প করিরা রামের নিকট চলিয়াছ? বলিতে কি, তোমার এই বহুসংখ্য সেনা আমার মনে এই আশংকাই বলবং করিয়া দিতেছে।

গ্রহের এই কথা শ্রবণ করিয়া গগনতলের ন্যায় নির্মাল ভরত মধ্যের বাক্যে কহিতে লাগিলেন, নিধাদরাজ! যে-কালে রামের কোন অনিষ্টাচরণ করিতে হইবে, এর্প সময় যেন কখনো না আইসে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্য,

এক্ষণে আমি তাঁহাকে বন হইতে প্রভ্যানয়ন করিবার নিমিত্তই চলিয়াছি। সত্যই কহিতেছি, তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

নিষাদপতি ভরতের এই কথা শ্রনিয়া অতিশর সন্তৃষ্ট হইলেন, কহিলেন, রাজকুমার! তুমি যখন অষত্বসন্ত্রভ রাজ্য পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছ, তথন তুমিই ধনা; এই প্রিবীতে তোমার তুলা আর কাহাকেও দেখি না। তুমি বিপশ্ন রামকে প্রত্যানয়নের ইচ্ছা করিয়াছ বলিয়া তোমার এই কীতি অনন্তকাল-স্থায়িনী হইয়া তিলোকে সন্তরণ করিবে।

উভরে এইর্প কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে স্থা নিশ্প্রভ হইরা অস্তাশিখরে আরেছেন করিলেন, রজনীও উপস্থিত হইল। তথন ভরত নিষাদ-পতির পরিচর্যায় সবিশেষ প্রীত হইয়া শন্ত্রের সহিত শয়ন করিলেন। রামচিন্তজেনিত শােক সেই চিরস্থা ধমনিরত রাজকুমারকে আক্রমণ করিল। কোটরন্থ অণিন যেমন দাবানসাশোষিত বৃক্ষকে দেখ করে, ভদ্রপ ঐ শােকবিষ্ট চিন্তানলসন্তণত ভরতকে দেখ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হিমাচল যেমন স্থেরি উত্তাপে তুষার ক্ষরণ করিয়া থাকেন, তদ্রপ উহার প্রভাবে ভরতের দেহ ইইতে ঘর্ম নির্গতি হইতে লাগিল। ঐ সময় যে শােকর্প শৈল তাঁহাকে নিপাঁড়িত করিল, রামের চিন্তা উহার অথন্ড শিলা, নিঃশ্রাম্বার্মিত, বিষয়বিয়াগ বৃক্ষ, দ্বঃথক্রেশ—শৃভগ, মােহ—বনাজন্ত, এবং সন্তাপ তির্মি ও বেণ্ড। ভরত তন্দ্রায়া আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন তিংকালে তিনি মানসিক জর্রে একান্ত অভিজ্ত হইয়া যথেল্রন্থ মাতপের নাায় শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চেতনা বিলম্পত হইলে প্রতিন রামের নিমিত্ত অতানত ব্যাকুস হইলেন। তথন নিষাদরাজ ভর্তের অইর্প অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিছে সাম্বাগলেন।

ষড়শীতিতম দর্গা। অন্তর তিনি লক্ষ্যণের সদ্গ্ণের প্রসংগ করিয়া ভরতকে কহিলেন, যুবরাজ! আমি লক্ষ্যণকে শরশরাসন গ্রহণপূর্বক রামের রক্ষা বিধানার্থ রাচি জাগরণ করিছে দেখিয়া কহিয়াছিলায়; রাজকুমার! তোমার জন্য এই সূত্রশব্যা রচিত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্রেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না। দেখ একণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথপূর্বক সতাই কহিতেছি, রাম অপেকা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইহার প্রসাদে ধর্মার্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়া আমি কার্মন্ক গ্রহণপূর্বক জানকীর সহিত প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। নির্নতর এই অরশ্যে বিচরণ করি বিলয়া ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি অন্যের চতুরগ্য সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, আমি সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তথন লক্ষ্যণ আমার এইর প বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে অন্নয়প্র্বিক কহিলেন, নিষাদরাজ! এই রঘ্কুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভ্রিমশ্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এখন আর আমার আহার-নিদার প্রয়োজন কি, কি বলিয়াই বা সুখভোগে রত হইব। রণস্থলে সমুহত সুরাস্ত্র যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পঙ্গীর সহিত পর্ণশ্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা

মন্ত্র তপস্যা ও নানাপ্রকার দৈব জিয়ার অনুষ্ঠান ন্বারা ই'হাকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ই হাকে বনবাস দিয়া তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে প্যারিবেন না: দেবী বসমেতীও অচিরাৎ রিধব্য হইবেন। নিষাদরাজ ! বোধ হয় এতক্ষণে পরেনারীগণ আর্তস্বরে চীংকার করিয়া শ্রানিত-নিবন্ধন নিরুত হইয়াছেন: রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা, জননী স্মিয়া ও পিতা দশরণ যে জীবিত আছেন, আমি এর প সম্ভাবনা করি না যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্যন্ত! আমার মাতা দ্রাতা শনুঘার মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রসবা কৌশলায যে পরেশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই-ই আমার দুঃখ। দেখ, আর্য রামের প্রতি পরেবাসিগণের বিশেষ অনুরোগ আছে, এক্ষণে আবার পত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যতই কণ্ট পাইবে। হার! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে পিতার ভাগো কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভণ্নমনোরখে 'সর্বনাশ হইল, সর্বনাশ হইল' কেবল এই বলিয়াই মত্লিলিয় সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তরলাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাঁহারা তংকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অন্নিসংস্কার্ ক্রিচ্ছিত সমস্ত প্রেতকার্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথার রমপুরি বর ও প্রশস্ত রাজপথসকল নাবন কারবেন, তাহারাহ ভাগাবান। বখার রমণ্ নার্চাপর ও প্রশ্নত রাজপথসকল রহিয়াছে, যে প্রানে হম্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপন্ধে আছে এবং বারাপানারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হসতী অন্ব রথ সংগ্রহ ও বিরুত্তর ত্র্ধানি হইতেছে, যে প্রানে সকলেই হ্ল্টপ্র্ট এবং স্ভিন্ত উৎসবে সততই সন্মিবিল্ট, আমার পিতার সেই মপালালয় রাজধানী প্রকাধ্যায় ঐ সমস্ত ব্যক্তি পরম স্থে বিচরণ করিবেন। হা! আমরা সভাহাতির রামের সহিত নিবিহ্যে অযোধ্যায় কি প্রবায় আসিতে পারিব।

লক্ষ্যাণ এইর্পে পারিতাপ করিতেছিলেন, ইত্যবস্বে রাত্রি প্রভাত হইয়া

গৈল। অনন্তর সূর্য উদিত হইলে তাঁহারা এই জাহ্নবীতীরে মুস্তকে জটাভার প্রস্তৃত করিয়া আমার সাহাষ্যে পরম সূথে নদী পার হইয়া ধান।



**সম্ভাশীতিতম সর্গাঃ মহাবল মহাবাহ, ক্মললোচন প্রিরদর্শন ভরত গৃহের** নিকট এই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই চিশ্তিত হইলেন এবং মৃহ্ত কাল দুঃখিত হইয়া আশ্বাসলাভপূর্বক অঙ্কুশাহর্ত মাত্রুগের ন্যায় সহসা শোকভরে প্রনরায় মূছিতি হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে নিধাদপতি গ্রহের মুখ বিবৰ্ণ হইয়া গেল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন ব্কের ন্যায় নিতানত ব্যাথিত হইলেন। সন্মিহিত শনুঘাও শোকাকুলিত ও বিমোহিত হইয়া ভরতকে আলিপানপূর্বক মৃক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ইতাবদরে উপবাসকৃশ ভত্বিরহপরিতাপিত কৌশল্যা প্রভাতি রাজমহিষীরা দীনমনে ভরতের সমিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব ক ক্রন্সন করিতে লাগিলেন।

দেবী কৌশল্যা কিন্তিং অপ্তসর হইয়া তাঁহাকে আলিজনপূর্বক জলধারাকুল-লোচনে কহিলেন, বংস! তোমার শরীরে কি কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? এই সকল রাজপরিবার আজ তোমাকে লইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আছে। রাম লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছেন, এখন আমি কেবল তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি। মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন, আজ তুমিই আমাদিগের রক্ষক। বাছা! লক্ষ্মণের কি কিছ্ অমজ্যল শ্নিয়াছ? এই একপ্রার প্রে, ভার্যার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, তাঁহার কি কোন অশ্ভ সমাচার পাইয়াছ?

অন্তর ভরত মৃহ্তিমধ্যে আশ্বন্ত হইয়া কৌশল্যাকে সান্ত্রনা করত গৃহকে সজলনৈত্রে কহিলোন, নিষাদরাজ! আর্য রাম কোথার রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন? জানকী ও লক্ষ্যাণই বা কোথার ছিলেন? তাঁহারা কি আহার করিলেন এবং কোন্ শ্যাতেই বা শরন করেন? তথন গৃহ প্রির অতিথি রামের সহিত ষের্প আচরণ করিয়াছিলেন, হৃষ্টমনে কহিছে লাগিলেন, রাজকুমার! আমি রামের আহারের নিমিন্ত নানাবিধ ফলম্ল ও নানাপ্রকার ভক্ষা ভোজা প্রচ্রের,প উপহার দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ক্রিরধর্ম অনুসারে প্রতিগ্রহ না করিয়া তংসম্প্র আমাকেই প্রতার্পণ করেন এবং তংকালে এই বলিয়া অনুনম করিলেন, সথে! সর্বদা দানই আমাদিগের কর্তব্য, প্রতিগ্রহ করা বিধের নহে। পরে লক্ষ্যাণ জাহবী হইতে জল আনমন করিলে তাঁহা পান করিয়া সীতার সহিত উপবাস করিলেন; লক্ষ্যাণও ঐ ক্রেন্ত্রনাবশেষ সলিল পান করিয়া রহিলেন।

অনতর তাঁহারা সমেশের সহিত ক্রমাইতচিত্তে মোনভাবে সন্ধ্য় উপাসনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাশত করিল লক্ষ্যাণ শীল্প কুশ আহরণ করিয়ারামের নিমিন্ত শব্যা প্রন্তুত করিকা নিমন্ত লব্যা প্রন্তুত করিকা নিমন্ত লব্যা প্রন্তুত করিকা নিমন্ত লব্যা প্রক্রমান এবং রাম ও জানকী তাহাতে শ্রন করিলে তিনি তাহাদের প্র্ক্রিকালনপ্র্বক তথা হইতে অপস্ত হইলেন। রাজকুমার! ঐ সেই ইপ্যুদ বিক্রের মূল, এই সেই তৃণ, ইহাতেই রাম ভার্যার সহিত বাহিবাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময় মহাবীর লক্ষ্যাণ সগাল শ্রাসন অংগ্রিলিয়াণ এবং প্রেট শরপর্ণ ত্ণীরন্বয় ধারণ করিয়া রামের চতুর্দিক রক্ষা করেন। আমিও ভাতিবর্গের সহিত শরকার্মাক গ্রহণপূর্বক তথায় অবস্থান করি।

জানীশীতিত্বম সাগা। ভরত নিষাদরাজ গ্রের মুখে এই সমসত কথা প্রবণ করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত ইল্প্লেটিলেল গমন ও রামের শষ্যা দেশনিপ্রবিক্ষ মাতৃগণকে কহিলেন, দেখ, এই ভ্রিতে মহাত্মা রাম শয়ন করিয়া রাচিষাপন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার শষ্যা। রাজকেশরী দশরণ হইতে যিনি জনমগ্রহণ করিয়াছেন, ভ্তলে শয়ন করা তাঁহার কর্তব্য নহে। যিনি চমাস্তরণকলিপত শ্যায় নিশা অতিবাহন করিয়াছেন, তিনি এখন কির্পে ভ্তলে শয়ন করেন? যিনি বিমানসদৃশ প্রাসাদ, ক্টাগার উত্তরছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কৃট্রিম এবং স্বর্ণভিত্তিশাভিত অগ্র্চন্দনগান্ধী কৃস্মসমলন্দ্রত শ্কেকুলম্খরিত শ্রেমেঘসবলাশ স্শাতল হম্যে শয়ন করিয়া প্রভাতে পরিচারিকাগণের ন্প্রেরব ও গীতবাদ্যের শব্দে প্রতিবোধিত হইতেন, বিদ্বর্গ অন্র্ণ্ণ গাথা ও স্তৃতিবাদে যাঁহার বন্দনা করিত, তিনি এখন কির্পে ভ্তলে শয়ন করিয়া

থাকেন। রামের ভূমিশষ্যা কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না; ইহা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইল না, শ্রনিয়া বিমোহিত হইতেছি, জ্ঞান হইতেছে যেন ইহা স্বশ্ন। কাল যে দৈব অপেক্ষা বলবান, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই: তাহা না হইলে দশর্থতনর রাম ভূতেলে শ্রন করিতেন না, এবং বিদেহ-রাজের কন্যা রাজা দশরখের পত্রেবধ্ প্রিয়দর্শনা জানকীকেও ভূতলে শয়ন করিতে হইত না। এই আমার দ্রাতা রামের শ্ব্যা; সায়ংকালে তিনি দ্রান্তি-নিবন্ধন যে অংগ পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এই তাহার চিহ্ন। ঐ দেখু তাঁহার অঞ্চাঘর্ষণে কঠিন মাত্রিকার উপর তৃণসকল মর্দিত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, এই শষ্যাতে অলৎকৃতা সীতা শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার ইতস্ততঃ স্বর্ণচূর্ণ পতিত হইয়া আছে। শয়নকালে সীভার উত্তরীয় এই স্থানে নিশ্চয়ই আসম্ভ হইয়াছিল, ইহাতে এখনও কোষের বসনের তন্তুসকল সংলগন রহিয়াছে। ম্বামীর শব্যা যের পই হউক, স্ত্রীলোকের স্থেকর হইয়া থাকে, নতুবা সেই স্কুমারী সতী কি কারণে দঃখ অন,ভব করেন নাই। হার! কি ছইল! আমি কি পামর, কেবল আমারই নিমিত্ত ভ্রাতা রাম ভার্যার সহিত অনাথের ন্যায় পর্ণ শব্যার শয়ন করিতেছেন। যিনি সর্বাধিপতির কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সকল লোকেরই হিতকারক ও স্বেজনক, বিনি ক্রিই দ্বেখভোগ করেন নাই, সেই ইন্দীবরশ্যাম আরম্ভলোচন প্রিরদর্শন ক্রিকেট্ন। ভ্তলে শর্ম করিতেছেন। লক্ষ্মণই ধনা, তিনি এই সংকটকালে তাঁহাছ প্রনাসরণ করিয়াছেন, জানকীও তাঁহার সংগ গিয়া কৃতার্থ ইইয়াছেন করিয়াছেন করিয়াছেন, জানকীও তাঁহার সংগ গিয়া কৃতার্থ ইইয়াছেন করিয়াছেন করিয়াছেন, রাম বনবাসী হইয়াছেন, এক্ষণে এই বস্বুধরাকে বিশ্বরারিহীন নোকার নামর নিতান্ত নিরাল্লয় বোধ হইতেছে। অরণ্যগত মহাজা রামের বাহাবলরক্ষিত এই প্রথিবীকে মনেও কেই আকাৎকা করিতেছে বা একণে অস্মাধ্যার চতুৎপান্ব প্র প্রাকারে প্রহরী নাই, প্রশ্বার অনাব্ত, ক্রিভান্বসকল উন্মান্ত, সৈনাসমূদ্র বিষন্ধ, আজ বিষ্ মিপ্রিত অহের ন্যার ইহাকে শনুরাও প্রার্থনা করিতেছে না। অদ্যাবধি আমি জ্ঞাচীর ধারণ ও ফলম্ল ভক্ষণপূর্বক ভ্তলে বা তৃণশ্ব্যায় শয়ন করিব। রামের রত স্বয়ং গ্রহণ করিয়া চতুদ'শ বংসর পরম সংখে অরণ্যে থাকিব, ইহাতে তাঁহার সংকলেপর কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। বনবাসকালে শত্রুছা আমার সংগ্যে থাকিবেন, আর আর্য রাম লক্ষ্যণের সহিত অহোধ্যা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এই আমার অভিসাধ, দৈববলে ইহা সফল হউক। এক্ষণে আমি গিয়া তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে ধরিয়া নানাপ্রকারে প্রসক্ষ করিব, যদি তিনি স্বীকার না করেন, তবে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে বনে বাস করিতে হইবে, এই বিষয়ে তিনি আমাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

একোননৰভিত্তন লগ ॥ অনন্তর তরত ঐ গণগাতীরে রাগ্রিষাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোখানপূর্বক শত্রুঘাকে কহিলোন, শত্রুঘা! আর কেন শয়ন করিয়া আছ, একণে উখিত হইয়া অবিলাশ্বে নিষাদপতি গৃহকে আহ্বান কর। তিনি আসিরং আমার সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিকেন। শত্রুঘা কহিলোন, আর্য! আমি আপনারই নাার দ্রুভাবনায় সমস্ত রাগ্রি নিদ্রা বাই নাই, জাগরিতই রহিয়াছি।

তাঁহারা এইর্প কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে নিষাদরাজ তথার আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, রাজকুমার! এই নদীতটে সূথে ত নিশা যাপন করিয়াছ? সসৈনো ত কুশলে আছ? ভরত গাহের এই স্নেহপ্শ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গহে! শর্বরী সূথে অতিযোগে অতিবাহিত হইয়াছে, অতঃপর তোমার দাসেরা আসিয়া নৌকাদিগকে পার করিয়া দিক।

গৃহ ভরতের আদেশমাত্র দ্রুতগমনে নগর প্রবেশ করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! জাগরিত হও; আমি এক্ষণে ভরতের সৈন্যাদগকে গশ্যা পার করিব, তেয়েরা গালোখান করিরা নৌকা আনয়ন কর; তোমাদের মধ্পল হউক। তথন নিষাদেরা অধিপতি গৃহের আক্সার উথিত হইরা চারিদিক হইতে পাঁচ শত নৌকা আনিল। ঐ সমস্ত নৌকা ব্যতাত স্বাস্তকা নামক পতাকা ও ক্ষেপণীয়াই স্দৃঢ় নৌকাসকল লইরা আইল। উহার মধ্যে একথানি স্বার্থ থিচিত ও পাশ্চ্বর্গ ক্ষরলে পরিবৃত, উপরে নিষাদেরা মধ্যলবাদ্য বাদন করিতেছিল। গৃহ সেই স্বাস্তকা লইরা ভরতের নিকট উপনীত হইলেন। ভরত শত্রের সাহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। স্বার্থে গ্রের্থ ও প্রোহিতেরা নৌকার উঠিয়াছিলেন, পরে কৌলল্যা প্রভৃতি রাজপত্রা, পশ্চাৎ প্রধান প্রধান অন্চর্রাদগের গৃহিণীরা উত্থিত হইলেন। প্রয়ণকালে সৈনোরা ক্রিস্টুহে অন্নিপ্রদান করিল, অনেকে শকট ও পণ্যদ্রব্য তুলিতে লাগিল, শ্রেসকৈ তীর্থে অবতরণ এবং অনেকেই নানাপ্রকার উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হল। ঐ সমর উহাদের তুম্লে কোলাহলে আকাশ পৃণ হইয়া গেল।

অনন্তর নোকাসকল আরোহীদিন্ত প্রিয়া মহাবেগে ভাগাঁরথাঁর পরপারে উত্তীর্ণ হইল। উহার মধ্যে কেন্দ্রিক স্থালাক, কোনখানিতে অদ্ব, এবং কোনখানিতে বহুমূল্য শক্ট বিলাবর্ণ ছিল। তীরে সমস্ত অবরোপিত হইলে, নাবিকেরা জলমধ্যে নোকার বিলামন দেখাইতে লাগিল। ধ্রেজদন্ডধারী মাতপের নারে শোভমান হইল। আরোহীপ্রেরিত ও সন্তর্ন্তর্ত্ত হইয়া সন্ত্র পর্বতের নাার শোভমান হইল। তংকালে কেহ নোকা, কেহ ভেলা, কেহ কুল্ড এবং কেহ বা কেবল বাহুন্বরের সাহাযে তাঁরে উঠিল। সৈনোরা এইর্পে গণ্যা উত্তীর্ণ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার তৃতীয় মৃহত্তে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইল। তথা হইতে ভরম্বাজের তপোবন এক ল্লোশ ব্যবধান ছিল; পাছে আশ্রমপীড়া জন্মে, এই আশংকায় ভরত বনমধ্যে সৈন্যাদিগকে শ্রান্তিত দূর করিবার আদেশ দিলেন এবং ভরম্বাজকে সন্দ্রনার্থ একানত উৎসূক ইইয়া ঋষিক ও সদস্যাগণের সহিত গমন করিতে উদ্যুক্ত ইইলেন।

নৰতিতম সর্গা। যাত্রাকালে ভরত অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কোঁবেয় বস্তু পরিধান করিলেন এবং বাশিষ্ঠকে অগ্রবতী করিয়া মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে পদর্বজে যাইতে লাগিলেন। পরে আশ্রম সন্নিহিত দেখিয়া মন্ত্রীদিগকেও রাখিলেন এবং কেবল বশিশ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথার প্রবেশ করিলেন।

অনশ্তর ভরদ্বাজ বশিষ্ঠাকে দেখিবামান্ত শিষ্যগণকে অন্তর্গ আনরনের আদেশ-পার্বক আসন হইতে উপিত হইলেন। ভরতও নিকটম্প হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত কবিলেন তখন ভরদ্বাজ বশিষ্ঠের সহিত আগমন-নিক্ধন, তিনি যে রাজা দখরথের পার, ভাহা ব্রিণতে পারিজেন এবং তাঁহাদিগকে পাদা অন্ত্যা ও বিবিধ

ফলম্ল প্রদানপূর্বক অন্ক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যার সৈন্য ধনাগার মির ও মন্ত্রীসংক্রান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ যে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পরিজ্ঞাতই ছিল, এই কারণে তিনি তাঁহার আর কোন প্রসংগ করিলেন না। অনন্তর বাশিন্টদেব ও ভরত তাঁহাকে অনাময় প্রশন করিয়া, আশিন শিষ্য কৃষ্ণ মৃগ ও পক্ষীর কুশল জিজ্ঞাসিলেন। মহাযশ্য মহর্ষিও আন্পর্বিক সমস্ত জ্ঞাত করিয়া রামন্দেহে কহিলেন, ভরত! তুমি রাজ্য শাসন করিতাছিলে, তোমার এ স্থানে আগ্রমন করিবার প্রয়োজন কি? বল, এক্ষণে আমার মনে নানপ্রেকার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। রাজ্মহিষী কৌশল্যা যাঁহাকে প্রস্ব করিয়াছেন, মহারাজ দশরথ স্ত্রীর অন্ব্রোধে যাঁহাকে চতুদশি বংসরের জন্য অরণ্যবাস দিয়াছেন, সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবরে নিমিত্ত, তুমি কি তাঁহার কোন অনিন্টের ইচ্ছা করিতেছ?

ভরত ভরন্দাজের এইর্প কথা শ্লিবামান্ত নিতালত দ্রেথিত হইয়া বাল্পাকুললোচনে গদগদবচনে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনিও আমার এইর্প জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে উৎসল্ল হইলাম। আমা হইতে কোন দোষকর কার্য ঘটিবে, আপনি এর্প আশংকা করিবেন না, এবং আমার এইর্প কঠোর বাক্য আর বলিবেন না। জননী আমার জন্য থাহা ক্রিক্টছলেন, আমি তাদ্বরয়ে সন্তুষ্ট নহি। এক্ষণে আমি রামের চরণবন্দ্র তি প্রসল্লতা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে লইতে আসিয়াছি। আপনি আমার বলের ভাব এইর্প ব্রিয়া আমার প্রতি নিঃসংশয় হউন। সেই মহারাজ ক্রম্ম এক্ষণে কোথার আছেন, আপনি আমাকে বলিয়া দিন।

প্রতি নিঃসংশয় হউন। সেই মহারাজ রাম এক্ষণে কোথায় আছেন, আপনি আমাকে বলিয়া দিন।

অনন্তর ভরশ্বাজ বশিশ্টাদি কিসাণের অনুরোধে প্রসম হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি রহুক্তিল জন্মগ্রহণ করিয়ছে: এই গ্রুস্বা, লোডাদি ইলিয়সংয়য়, ও সংপথে প্রতি, তোমার উচিতই হইতেছে। আমি তোমার অভিপ্রায় জ্ঞাত আছি, লেয়কর সমকে তাহা আরও দৃঢ় হইবে বলিয়া তোমার কাতিবর্ধনের নিমিত্ত, ঐরুপ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি রামকে জানি: তান একণে লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত ঐ চিত্রক্ট পর্বতে বাস করিয়া আছেন। কল্য তুমি তথায় মন্ত্রগণের সাহত যাত্রা করিবে, অদা আমার এই আশ্রমে অবস্থান কর। তথন উদারদর্শন ভরত ভরল্বাজের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তথায় নিশা যাপনের অভিসাষ করিলেন।

একনবভিত্তম সর্গা। অনন্তর মহার্ষ ভরত্বাঞ্জ ভরতকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত কহিলেন, তপোধন! বনে বাহা সন্লভ, তন্দারা এই তো আতিথ্য করিলেন? তথন ভরত্বাঞ্জ ঈশং হাস্য করিয়া কহিলেন, ভরত! তুমি যে বনের ফলম্লে প্রতি হইয়াছ এবং যংকিঞ্জিং পাইয়াই যে সন্তোষ লাভ করিয়া থাক, আমি তাহা জানি। এক্ষণে তোমার সেনাগণ কর্মিত হইয়াছে, আমি উহাদিগকে ভোজন করাইব, আর তুমিও আমার বাসনান্রপে আতিথ্য গ্রহণ কর। তুমি কি জন্য বহুদ্রে সৈন্য রাখিয়া এ-স্থানে আইলে? কি কারণেই বা স্বল্বাহনে আগম্ন করিলে না?

তথন ভরত কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই ভয়ে সসৈনো আসিতে পারিলাম না। রাজা হউন, বা রাজপুরই হউন, তাপসগণের

অধিকার যরপ্রিক পরিহার করা সকলেরই কর্তব্য: এক্ষণে উৎকৃষ্ট অশ্ব, প্রমন্ত হৃতী ও মন্ব্যেরা প্রশাসত ভূমিখণ্ড আবৃত করিয়া আমার সঞ্জে চলিয়াছে। উহারা পাছে বৃক্ষসকল ভগন ও জল নগট করিয়া তপোবনের বাধা জনমায়, এই আশেংকায় আমি একাকীই আসিয়াছি। তখন ভরদ্বাজ কহিলেন, বংস' তুমি সেনাগণকে এই স্থানে আনয়ন কর। ভরতও তাঁহার বাক্যে তৎক্ষণাং সম্মত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি জান্দশালায় প্রবেশ করিয়া সালল ন্বারা আচমন ও দুইবার ওঠ মাজনিপ্রেক আতিখ্যের নিমিত্ত বিশ্বকর্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন,—আমি তক্ষণাদি কার্যকুশল বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমার এই অতিথিসংকারের ইচ্ছা সম্পন্ন কর্ন। আমি ইন্দ্রাদি তিনজন লোকপালকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমার এই অতিথি সংকারের ইচ্ছা সম্পন্ন কর্ন। যাঁহাদের স্রোভ পশ্চিমাভিম,খী এবং যাঁহারা তির্যকগামী, প্রথিবী ও অন্তরীক্ষের সেই সকল নদী চতুর্দিক হইতে এই ন্থানে আস্ন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৈরেয় মদা, কেহ কেহ স্বসংস্কৃত স্বরা এবং কেহ কেহ বা ইক্ষ্রস-স্বাদ, স্থাতিল জল প্রবাহিত কৃত্তিত থাকুন। আমি অন্যান্য দেবগণ্ধর্ব দেবী ও গণ্ধবীদিগকে আহ্বান ক্রিতেছি, ব্তাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্ব্রুষা, নাগদভা, হেমা ও ক্রিতবাসিনী সোমাকে আহ্বান ক্রিতেছি;—স্বরাজ প্রেম্বর ও পদ্মফ্রেম্ব্রেসার নিকট ধাঁহারা গমনাগমন করিয়া থাকেন, সেই সকল অম্পরাদ্ধ আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা এক্ষণে স্বাক্ষিত হইয়া তুম্ব্রার সহিত্র পানে আগমন কর্ন। উত্তরকুর্তে ধে দিব্য বন আছে, বসনভাষণ যাহার সহ, সংন্দরী নারী যাহার ফল, তাহা এখানেই দৃষ্ট হউক। এই স্থানে ভূষ্বীয় সোম, ভক্ষা ভোজা প্রভৃতি চতুর্বিধ অলপ্রদান কর্ন। ব্কচন্ত বিচিত্র ফ্রেই, স্রা প্রভৃতি পানীয় ও নানাপ্রকার মাংস স্কভ করিয়া দিন। মহার্ষ ভরন্বাজ, তপ ও সমাধি প্রভাবে শিক্ষাস্বর প্রয়োগপূর্বক এইর,প কহিয়া বিরত হইলেন, এবং পশ্চিমাভিম,খী হইয়া ঐ সমুদ্ত দেবতার আবিভাব কামনা করিতে লাগিলেন।

অনশ্তর আহতে দেবতারা প্রত্যেকে পৃথক প্থক আসিয়া উপস্থিত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



হইলেন। সমীরণ, মলায় ও দদরে পর্বত হইতে বিশ্বন্দ ও স্কান্ধ গ্লে প্রীতিপদ ও স্থাদ হইয়া বহিতে লাগিল; মেঘসকল বলেব নি আরম্ভ করিল; চতুদিকে দেবদ্দের্ভিরব; অনুসরাসকল ন্তা এবল সিংধর্বেরা গান করিতে প্রবৃত্ত হইল; বীণাধর্নি হইতে লাগিল। উহস্তে তাললয়সংগত মধ্র ন্বর ভ্লোক ও অন্তরীক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। ব সমুদ্ত শোরস্থকর শব্দ উথিত হইলে রাজকুমার ভরতের সৈনোরা বিশ্বকর্মার আন্চর্য রচনাসকল দেখিতে লাগিল। সেই ভ্রিম চারিদিকে ক্রিমেলেন হইয়াছে, সমুভল ও নীলবৈদ্ব্র্মাণতুলা হরিংবর্ণ তেণে সমাজ্রা; বিন্ব কপিখ পনস স্কেশর আমলকী ও আয় এই সকল ব্লুফ ফলভারে অবনত হইয়া আছে। উত্তরকুর্ হইতে দিবাভোগপ্রদ চৈর্ব্য কানন আসিয়াছে। তীরতর্মমাকীর্ণ তর্মাপাণী প্রবাহিত হইতেছে। ধ্বল চতুশাল গ্রু, মুদ্রেরা, হয়র্স, এবং শ্রুমেলভ্লা তোরণশোভিত চতুক্ষেণ স্কুশাল গ্রুমালো অলন্কত স্কুগন্ধ সলিলে স্বাসিত রাজপ্রাদাদ প্রস্তৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে স্বাচিত শ্ব্যা, আশ্তীর্ণ আসন, বান, উৎকৃত্ত ভোলা, ধ্বাত পার, বন্দ্র, ও নানাপ্রকার ন্বাদ্র রসও সঞ্জিত আছে।

রাজকুমার ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজের অন্জ্ঞা লইরা মন্দ্রী ও প্রেছিত-গণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিলেন। বাস-ব্যবস্থা দর্শনে তংকালে সকলেরই মনে হর্ষ জন্মিল। তথায় রাজসিংহাসন, দিব্য বাজন ও ছন্ন ছিল, ভরত মন্দ্রিগণের সহিত তংসম্দয় প্রদক্ষিণ করিয়া উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিলেন, এবং ঐ সিংহাসন প্রা করিয়া চামরহন্তে সচিবের আসনে উপবিষ্ট ইইলেন। তাঁহার পর মন্দ্রী, প্রোহিত, সেনাপতি ও শিবিররক্ষকেরাও আন্প্রিক বসিলেন।

ঐ সময়ে প্রজার্পাত-প্রেরিত বিংশতি সহস্র এবং কুবের-প্রহিত বিংশতি সহস্র রমণী, মণিম্ক্তাপ্রবালে ভ্যিত হইয়া তথার উপস্থিত হইল। উহারা ধে প্রেইকে হস্তগত করে, সে উস্মন্তের ন্যায় হইয়া উঠে। অন্তর নন্দনকানন



হইতে বিংশতি সহস্র অপসরা আগমন ক্রিন্ত। গন্ধর্বরাজ্ক নারদ ভূম্বার ও গোপ আসিয়া ভরতের অগ্রে গান করিতে ক্রিটোলেন। অলম্বারা মিশ্রকেশী প্রভরীকা ও বামনা নৃত্য আরুভ করিলেন। উবিলোকে ও চৈত্ররথ কাননে বে মালা আছে, ভরত্বাজের প্রভাবে প্রয়াগ্রেক্তি তাহা নিরীক্তি হইতে লাগিল। বিক্ববৃক্ত ম্দণগবাদক, বিভাতিক সম্প্রিইশী ও অধ্বধেরা নর্তকি হইল। সরল, তাল, তিলক ও তমাল, কুম্জা ও বামনৈর রূপ ধারণ করিল। মিংশপা আমলকী জম্ব প্রভৃতি পাদপ এবং মন্সিকাদি লতা প্রমদার্পে উপস্থিত হইল। কহিতে ল্যাগল, স্বাপায়িগণ ! স্বাপান কর। ক্ষ্তিগণ ! স্ক্সংস্কৃত মাংস ও পায়স প্রচারর্প আহার কর। তংকালে প্রত্যেককে সাত-আটম্বন **স্ত্রীলোক স**ূরমা নদীতীরে লইয়া গিয়া স্নান এবং কেছ কেছ মধ্য পান করাইতে লাগিল। কোন কোন মহিলা পাদমর্দন এবং কেহ কেহ বা অভ্যমার্থন আরম্ভ করিল। পালকেরা হস্তী অন্ব উদ্ধ গর্দভ ও বৃষ্ভদিগকে আহার করাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন মহাবল ষোম্পুগণের বাহনদিগকে ইক্ষ্মধ্ ও লাজ যথেণ্ট ভোজন করিতে দিল। ঐ সময় সকলেই মধ্যুপানে মন্ত, স্তরাং অধ্বরক্ষক অদেবর এবং হস্তিপকেরা হস্তীর কোন বার্তাই রাখিল না। সৈনেরো পান-ভোজনে পরিতৃশ্ত রম্ভচন্দনে রঞ্জিত ও অস্পরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কহিতে লাগিল, অতঃপর আমরা আর আযোধ্যা কি দশ্ডকারণা কুলাপি গমন করিব না, এক্ষণে রাম ও লক্ষ্যণের জয়জয়কার হউক। ফলতঃ সকলে এইর্প ম্বেচ্ছান্র্প আহারবিধি লাভ করিয়া বারপরনাই পরিভূষ্ট হইল। কেহ কেহ ইহাকেই স্বৰ্গ মনে করিয়া হৰ্ষভরে নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কেহ ন্তা, কেহ গান, ও কেহ বা হাস্য আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ বা গলে মাল্য ধারণপূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। যাহারা একবার আহার করিয়াছে, ঐ

সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজ্য দর্শনে তাহাদের প্রেনরায় ভোজনেচ্ছা জন্মিল। দাস-দাসী ও বধ্দিগের মধ্যে সকলেরই নৃতন বন্দ্র পরিধান এবং সকলেই সন্তৃষ্ট। পশ্পক্ষিসকল স্পুষ্ট হইল, দ্রব্যান্তর গ্রহণে উহাদের আর প্রবৃত্তি রহিল না। তথার প্রত্যেকের বন্দ্র ধবল, কেই ক্ষর্নিত বা মলিন নহে এবং কাহারই কেশ ধ্রণিতে অপরিচ্ছন্ন নাই। সকলে কুস্মুস্তবকস্পোভিত শ্কান্তপূর্ণ স্বর্ণ ও রক্ষতময় বহু,সংখ্য পাত্র বিস্ময়সহকারে দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত পারে ফলরসাসন্থ স্থান্থ স্প, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস রহিয়াছে। বনবিভাগম্থ ক্পসমূহে পায়সের কর্দম দৃষ্ট হইল। ধেনুগণ অভীষ্ট প্রদান এবং বৃক্ষসকল মধ্যক্ষরণ করিতে লাগিল। পরিত্তত পিঠরপর মৃগ ময়র ও কুক্টের মাংস এবং মদ্যে দীঘিকাসকল পরিপূর্ণ হইয়াছে। অব্যাধার, ব্যঞ্জনস্থালী ও হেমমর হস্তপ্রকালন পার খত সহস্র সঞ্চিত আছে। কুম্ভ ও করম্ভে দুধি, হুদে স্ক্রিহিত স্কান্ধ কেশরগোর তক্ত, রসাল, দুস্ধ ও শর্করা। স্নানঘট্টে চ্র্ণাকষায়, কল্ক প্রভৃতি বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য সাসন্ধ্যিত আছে। নির্মাল কুচিতিমাখ দশ্তকাষ্ঠ, করণেক শ্বেতচন্দনকক, পরিদ্কৃত দর্পণ, বসন, পাদ্কা, উপানহ, কন্জলকরণিডকা, কংকত, কূর্চা, ছনু, ধন্য, বর্মা, শব্যা ও আসনসকল প্রস্তৃত। হস্তী অধ্ব ধর ক্রিট্রদিগের প্রতিপান হুদ, ক্মলদল-স্থাোভিত স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন আকামেত সার শ্যামল সরোবর এবং

নীলবৈদ্ধবর্ণ কোমল তৃপসকলও প্রতাক্ষ তৃত্তে লাগিল।

সৈন্যেরা এই স্বাংশকলপ অতাস্ভ,ত স্থাতিধাবাাপার দর্শন করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল এবং নন্দনকানতে স্থানগণের ন্যার ঐ আশ্রমে রাত্রি যাপন
করিল। অনুস্তর গণ্ধব ও অনুস্থানকল মহর্ষ ভরুত্বাজের অনুমাত লইয়া
প্রস্থান করিলেন। সৈন্যেরা ম্বিরামন্ত এবং মালাসকল মদিত ও ইতস্ততঃ
বিক্ষিত হইরা রহিল।

শ্বিনৰভিতম দর্গায় অনন্তর ভরত সপরিবারে আতিথাসংকারে প্রতি হইরা রামের দর্শনলাভার্থ মহার্য ভরন্থাজের সলিধানে উপন্থিত হইলেন। ভরন্থাজ আনিহোত অনুষ্ঠানপূর্বক আশ্রম হইতে নিজ্ঞানত হইতেছিলেন, তিনি ভরতকে কৃতাজলিপ্টে উপন্থিত দেখিরা জিল্ঞাসিলেন, বংস! তুমি ত আমার আশ্রমে সুথে রাত্রিবাপন করিরাছ? তোমার সৈন্যেরা ত আতিথো তুম্তিলাভ করিয়াছে?

তখন ভরত তাঁহাকে অভিবাদনপ্র'ক কৃতাঞ্চলি হইয়া কহিলেন, ভগবন্
আমি সবলবাহনে পরম স্থে নিশা অতিবাহন করিয়াছি। আমাদের শরীরে
কিছুমার শ্লানি নাই। আমরা উৎকৃষ্ট গৃহ, প্রচুর অলপান, আপনার প্রসাদে
প্রাশ্ত হইয়াছি। একশে আমি রামের সালধানে চলিলাম, আপনাকে আমশ্যণ
করিতেছি, আপনি আমার স্নিশ্বদৃষ্টিতে দর্শন করিবেন। সেই ধর্মপরায়শ
রামের আশ্রম কতদ্র এবং উহা কোন্দিক দিয়াই বা যাইতে হইবে আপনি
তাহাও বলিয়া দিন।

ভরন্বাজ প্রাতৃদর্শনাথী ভর্মতকে কহিলেন, বংস! এই প্থান হইতে সার্ধ ন্বিলোশ অস্তর নিবিড় কাননমধ্যে চিন্নকটে নামক এক পর্বত আছে। উহার বন ও প্রস্লবণ অতি মনোহর। ঐ পর্বতের উত্তর পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। তোমার শ্রাতা ঐ চিন্নকটে পর্ণশালা প্রস্তৃত করিয়া বাস

করিয়া আছেন। তুমি এক্ষণে ষমূনার দক্ষিণ তীর দিয়া কিয়ন্দরে গমন কর। পরে ঐ পথের বাম ভাগে দক্ষিণাভিম্বী যে পথ গিয়াছে তাহা ধরিয়া এই চতুর্পা সৈনা লইয়া যাও, তাহা হইলেই তুমি রামকে দেখিতে পাইবে।

অনন্তর রাজমহিধীরা গমনের কথা শুনিয়া যান হইতে অবতরণপ্র্বক মহর্ষি ভরদ্বাজ্বকে পরিবেষ্টন করিলেন। দেবী কৌশল্যা, সূমিত্রার সহিত দীনভাবে কম্পিতকলেবরে উ<sup>2</sup>হার চরণে প্রাণপাত করিলেন। সর্বলোকনিম্পিতা কৈকেয়ার মনোরথ পূর্ণে হয় নাই, তিনি অত্যন্ত লক্ষিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অদুরে দীন মনে ভরতের সালধানে দন্ডায়মান রহিলেন। তখন ভরন্বান্ধ ভরতকে ক্রিজ্ঞাসিলেন, বংস! আমি তোমার মাতগণের বিশেষ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি। ভরত কৃতাঞ্চলিপটে কহিলেন, ভগবন্। যাঁহাকে শোক ও অনশনে কুল দেখিতেছেন, ইনি পিতার মহিষী, ইন্থারই গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেবী অদিতি বেমন উপেন্দুকে, ইনি সেইর্প রামকে প্রসব করিয়াছেল। যিনি শীর্ণকৃস্ম কর্ণিকার শাখার ন্যায় ই'হার বামপাদের্ব বিরস মনে রহিয়াছেন, ইনি মহারাজের মধ্যমা মহিষী সামিলা। মহাবীর লক্ষ্যণ ও শত্রুবা ই'হারই পাত। আর বহিার নিষিত রাম ও লক্ষ্যণ মৃত্যুতুল্য আপদে পতিত হইয়াছেন এবং মহারাজু ছিগরখ প্রেবিহান হইয়া শ্বগে অধিরোহণ করিয়াছেন, এই সেই আর্থ্যালী অনার্যা কৈকেয়ী, ইনি অতাশ্ত নির্বোধ জোধনন্বভাব সোভাগাগৃথিত ও করে। এই পাপীরসীই আমার জননী, ই'হা হইতেই আমার আইউনির্গ বিপদ ঘটিয়াছে। ভরত বাষ্প্রগদ্যাদ বচনে এই বলিয়া আরক্তিন্দর্ভনে ক্রম্ম ভ্রমণ্ডের ন্যার ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তথ্যথিকামতি ভরত্বাজ তাহাকে কহিলেন, বংস!
তুমি তোমার জননীর উপর মেরিলোপ করিও না। রামের এই নির্বাসন সন্মল
প্রদর্শন করিবে; এই ঘটনাম সৈব দানব ও থাবিগণের হিতকর কার্য অবশ্যই সাধিত হইবে।

অনশ্তর ভরত মহার্য ভরত্বাজকে অভিবাদন, প্রদক্ষিণ ও আমল্রণ করিয়া সৈন্যসংযোগের আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশমার বহুসংখ্য লোক অধ্বরথ স্কান্সকত করিয়া প্রশ্বানার্থ আরোহণ করিল। করী ও করেণ্ ত্বর্ণশ্ব্ধলসংযত ও পতাকাশোভিত ইইয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গর্জনসহকারে গমন করিতে লাগিল। লখুভারষ্ত্র বিবিধ হানসকল চলিল। পদাতিরা পদরজে যাইতে প্রবৃত্ত ইইল। কৌলল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী রামদর্শন-মানসে
হ্তমনে উৎকৃতি যানে আরোহণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ভরত পরিজেদ পরিধানপূর্বক নবোদিত চল্ডস্থের ন্যায় উল্জ্বল শিবিকায় উথিত ইইয়া চলিলেন। এইর্পে ঐ চতুরুলা সৈন্য দক্ষিণ দিক আবৃত করিয়া উদিত মহামেঘের ন্যায় প্রশানে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমশঃ গণ্গার পশ্চিম তাঁর দিয়া মৃগ ও পক্ষীদেগকে চাকত ও ভাত করিয়া অতি নিবিড় বনে প্রবেশ করিল।

তিনৰভিতম সগা। অনশ্তর অরণ্যে যুখপতিসকল ঐ সমস্ত সৈন্যের কোলাহলে ব্যতিবাসত হইয়া মৃগমুখের সহিত পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। প্রত, রুরু ও ভল্লুকেরা গিরিনদী ও কাননে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ভরতের সাগর-

প্রবাহসদৃশ সৈন্য বর্ষার মেঘ বেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তদুপে বনভূমিকে আবৃত করিল, এবং উহাদের গমনকালে মহাবল হস্তী ও অন্তের পূর্ণ হইয়া উহা বহুকণ অদৃশ্য হইয়া রহিল। ক্রমশঃ ভরত বহুদূর অতিক্রম করিলেন। তাঁহার বাহনসকলও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর তিনি বাশ্চিকে কহিলেন, তপোধন! এই স্থান ষের্প দেখিতেছি, যে-প্রকার শ্রনিয়াও ছিলাম. ইহাতে বোধ হইতেছে, আমরা সেই ভরদ্বাজ-নিদিপ্ট প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। এই চিত্তকটে পর্বত, ইহার নিম্নে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। অদ্রেই নিবিড় মেঘের ন্যায় বন। এক্ষণে আমার পর্বতাকার মাতগগগণ সূরমা গিরি-শৃঙ্গা মার্দাত করিতেছে, তাল্লবন্ধন স্থানীল মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে. তদুপ শিখরজ্ঞাত বৃক্ষসকল প্রুণপবৃণিট আরম্ভ করিয়াছে। শনুদা ! ঐ সমস্ভ কিমরজাতির অধিকার, উহা সাগরগর্ভে মক্রের ন্যায় অন্বে আকীণ রহিয়াছে। মুগেরা প্রেরিত হইয়া চারিদিকে শারদীর অন্তের ন্যায় বায়ুবেগে ধাবমান হইয়াছে। চর্মধারী বীরগণ দাক্ষিণাত্যদিগের ন্যায় কুস্কের শিরোভ্রণ ধারণ করিতেছে। তুরগক্ষরেন্ডৌন ধ্লিজাল গগনতল আবৃত করিয়া আছে, বায়ু শীঘ্র তাহা অপসারিত করিয়া যেন আমার ইন্টসাধনুই করিতেছে। এই অরণ্য জনশ্ন্য ও যোরদর্শন হইলেও আজ আমি ইহুব্রিস লোকসংকুল অযোধ্যার ন্যায় দেখিতেছি। বনমধ্যে রথসকল অশ্বসাহারেতিক্রন শাীল্ল যাইতেছে এবং রথশব্দে প্রিয়দর্শন ময়্রগণ ভীত হইয়া বিহুপ্তের বাসভ্মি পর্বতে আসিতেছে। ঐ সমসত মৃগ ও মৃগী কি স্কুনর, উহাক্ত দেহ বেন কুস্মে চিন্নিত হইরাছে।
এই স্থান অত্যত মনোহর, এই তার্স্ট্রনিবাস নিশ্চরই স্বর্গ। এক্ষণে আমার
সৈন্যসকল যথোচিত গমন কর্ত্ব, তবং শহাতে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে
পায়, সর্বত্ব এইর্প অন্সম্পর্কি প্রিত্ত হউক।
ভরতের আদেশমান্ত শক্তবাসী বীরপ্রেব্বেরা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল,

ভরতের আদেশমার শ্রুইরে বীরপ্র্বেরা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক স্থান হইতে ধ্মশিখা উলিখত হইতেছে। তদ্দর্শনে উহারা ভরতের সামিছিত হইয়া কহিল, লোকালয়শ্না স্থানে আন্দ্র থাকা অসম্ভব, এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, রাম ও লক্ষ্যণ এই বনে বাস করিয়া আছেন। অথবা তাহারা নাও হইতে পারেন, বোধ হয়, রামসদৃশ তাপসেরা অবস্থান করিতেছেন। তথন ভরত উহাদিগকে কহিলেন, এই স্থানে তোমরা নীরবে থাক, অতঃপর আর অগ্রসর হইও না। আমি সুমন্দ্র ও ধ্তি আমরাই কেবল এক্ষণে গমন করিব।

অনশ্তর সৈন্যেরা এইরপে আদিণ্ট হইবামার নিশ্তশ্বভাবে রামের দর্শন প্রতীক্ষায় আনন্দমনে তথায় কাল্যাপন করিতে লাগিল। ভরতও্ যেদিকে ধ্যশিখা সেই দিক লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

চতুর্নবিত্তম সগা। এদিকে রাম বহুদিন চিত্রক্টে আছেন, তিনি আপনার চিত্রবিনাদন এবং জানকীর তুথিসম্পাদন উদ্দেশে কহিলেন, জানকি! এই রমণীয় শৈলদশনে রাজ্যনাশ ও স্হৃদিবিছেদ আর আমায় তাদ্শ কাতর করিতেছে না। পর্বতের কি আশ্চর্ম শোভা; ইহাতে বিহণ্গেরা নিবন্তর বাস করিতেছে; শ্গসকল আকাশভেদী; গৈরিকাদি নানাপ্রকার ধাতু আছে বলিয়া ইহার কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান রাজ্যারাগ্যন্ত, কোথাও নীলকাশ্ত মাণির ন্যায় প্রভা, কোথাও বা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্ফটিক ও কেতক প্রশেষ ন্যায় আভা, এবং কোন কোন স্থানে নক্ষয় ও পারদের সদৃশ জ্যোতিও দৃষ্ট হইতেছে। এই পর্বতে অহিংস্রক নানাপ্রকার মাগ এবং ব্যাঘ্র ও তরক্ষা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। আয়, জন্ব, অসন, লোগ্ধ, পিয়াল, পনস, ধব, অংগ্রাল, ভব্যতিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণ্টু, কাম্মরী, অরিষ্ট, বরণ, মধ্ক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বের, ইন্দুরব, ও বীজক প্রভূতি ফলপ্রন্পে-স্বশোভিত ছায়াবহাল মনোহর বৃক্ষসকল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত স্বরমা শৈলপ্রদেথ কিল্লরমিথ্ন প্রমস্থে বিহার করিতেছে। অদ্রে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়াম্থান। ঐ স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত ও খণ্ডাসকল ব কশাথায় সংলাক আছে। কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও উৎস, এবং কোথাও বা নিঃসাল, স্তরং শৈল যেন মদস্রাবী মাতপের ন্যায় শোডা পাইতেছে। গ্রাগর্ভ হইতে সমীরণ ঘাণতপণ কুস্মগন্ধ বহন করিয়া সকলকে পলেকিত করিতেছে। জানকি! তোমার ও লক্ষ্যণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্বতে বাস করি, শোক কোনমতেই আমায় আভভ্ত করিতে পারিবে না। এই ফলপ্পেপ্রণ বিহুপাকুল-ক্জিত স্বম্য গিরিশ্পে আমি যথেষ্টই প্রীতিলাভ করিতেছি। তুমি আমার সহিত চিত্রকটে পর্যতে বাক্য মন ও দেহের অন্কুলু নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া কি আনন্দিত হইতেছ না? আমার পরে পিতামুহতুর দেহাতে সংসারক্লেশ-শাশ্তির নিমিত্ত বনবাসকেই মোক্ষসাধন বলিয়া কিশে করিরছেন। বাহাই হউক, এক্ষণে অরণ্য আশ্রয় করিয়া পিতার শ্লুপ্রস্তি ও ভরতের প্রীতি উভয়ই প্রাণ্ত হইলাম। এই পর্বতে রজনীতে ওষ্ট্রিস্পের স্বকান্তিপ্রভাবে আঁণনিশ্যার ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। ইহার স্থান কে নানাবর্ণের বিশাল শিলাসকল রহিয়াছে, ইহার কোন স্থান গৃহ্দু তি ও কোন স্থান উদ্যানতুল্য। ঐ সমস্ত বিলাসিগণের আস্তরণ; উহা ক্ষের, প্লোগ, ভ্রুপার ও উৎপলে বিরহিত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহারা ক্ষেত্র ভক্ষণ করিয়াছে এবং পদ্মের মাল্য দলিত ও বিক্ষিণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে 🕅 প্রয়ে! বোধ হইতেছে বেন, এই চিত্রকটে প্রথিবী



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেদ করিয়া উধের উল্লিভ হইয়াছে। ইহার শিশর অতি স্ক্রের। কুবের নগরী বন্ধোকসারা, ইন্দ্রপরী নলিনী, ও উত্তরকুর্কেও অতিক্রম করিয়া ইহা স্পোভিত আছে। এক্ষণে আমি স্নির্ম অবলম্বনপর্কে সংপথে অবস্থান করিয়া এই চতুদশি বংসর লক্ষ্যণ ও তোমার সহিত যদি এই স্থানে অভিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুলধর্মপালনজনিত স্থ অবশ্যই প্রাণ্ড হইব, সন্দেহ নাই।

পশ্চনবিত্তম সগঁ। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম চিত্রক্ট হইতে নিজ্ঞানত হইয়া চন্দাননা জ্ঞানকীকে কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই নদীর প্রেলন অতি রমণীয়, ইহাতে হংস ও সারসের নিরন্তর কলরব করিতেছে। তীরে ফলপ্রন্থপণ্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার অবতরণপথ অতি মনোহর। এক্ষণে তটের সনিহিত জল্ল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে এবং তৃষ্ণার্ত মনোহর। এক্ষণে তটের সনিহিত জল্ল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে এবং তৃষ্ণার্ত মনোহর। আকাল করিতেছে। ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঝিষণণ যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন। উধন্বাহ, মনুনিরা স্বেশিস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিতেছেন। উবর্গাছন। তীরস্থ বৃক্ষসকল প্রণ্প ও পালবে অলাক্ষত, উহাদের স্থায়া বায়্বতরে পরিচালিত হইতেছে; তদ্দানি বোধ হয়, যেন পর্বত করিয়াছে। মন্দাকিনীয় কোন স্থালে জল যেন মণিয় লায় নির্মাণ, কোন স্থালে করিয়াছে। মন্দাকিনীয় কোন স্থালে জল যেন মণিয় লায় নির্মাণ, কোন স্থালে করিয়াছে। বায়্বেগে প্রাহিত হইয়া বারংবার জলে নির্মাণ হইতেছে। চক্রবাকসকল কলরব করিয়া প্রালনে আরোহণ করিছেছে। প্রিয়ে! বোধ হয় মন্দাকিনী ও চিত্রক্ট, প্রবাস ও তোমার দর্শন মন্দাকি আরাহণ করিছেছে। প্রিয়ে! বোধ হয় মন্দাকিনী ও চিত্রক্ট, প্রবাস ও তোমার দর্শন মন্দাকি আরাহণ করিয়া প্রিলনে করিয়া থাকেন, তুমি স্থার নায়র আমার সহিত ইহারে জলে প্রতিনিরত সনানাদি করিয়া থাকেন, তুমি স্থার নায় আমার সহিত ইহারে অব্যাহন এবং রক্ত ও শ্বেতপ্রসকল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তোলন কর। তুমি হিংস্র জন্তুসকলকে পৌরজনের ন্যায়, পর্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং মন্দাকিনীকে সর্য্র ন্যায় অনুমান কর। ধর্মপরায়ণ লক্ষাণ আমার আজ্ঞাকারী এবং তুমিও আমার অনুকল, এই উভয় কারণে এক্ষণে আমি যারপরনাই আনন্দিত ইইতেছি। এই নদীতে বিকালীন স্নান, বনের ফলমাল ভক্ষণ ও মধ্পান করিয়া আমি আজ তোমার সহিত অযোধ্যা কি রাজ্য কিছুই অভিলাষ করি না। বলিতে কি, নদীতে অবগাহন করিয়া গতক্রম না হয়, এমন কেইই নাই। রাম মন্দাকিনী প্রসংশ্যে জানকাকে এইর্প কহিয়া তাঁহারই সহিত কক্ষলের ন্যায় নীলপ্রভ চিত্রক্টে পাদচারে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

শার্মবান্ততম সর্থা। অনন্তর রাম পর্যতশ্বেশ উপবিষ্ট হইয়া সীতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ এই ম্গমাংস অত্যন্ত স্বাদৃ ও পবিত্র এবং ইহা অণ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি সীতার চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, এই সময়ে সৈনোর চরগোখিত রেণ্ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুম্ল কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শ্রনিতে পাইয়া এবং ম্গায়্থপতিদিগকে চতুর্দিকে মহাবেশে গমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে আহ্নানপর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ ক্রিটি কে মের্ঘানর্ঘোষের নাায় ভয়ন্তর গম্ভীর রব শ্না যাইতেছে এবং মৃগ্ স্কুটা ও মহিষেরা সিংহের ভয়ে ধাবমান হইয়াছে, ইহার কারণ কি? এক্ষণে কি কেন রাজা বা রাজপার বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? না, আর ক্রিন দৃষ্ট জন্তুর উপদ্রব উপস্থিত। ভাই! এই চিত্রকাট পক্ষিগণেরও অস্কুটি অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি শীষ্ট ইহার কারণ অন্যুক্ষান ক্রে

তখন লক্ষ্যণ অবিলব্দে ক্রিক্সিন্মিত শালব্দে আরোহণপ্রেক ইতস্ততঃ
দ্থিট নিক্ষেপ করিতে লাইছেন। দেখিলেন, প্রদিকে হস্তাশ্বরথপূর্ণ বহ্সংখ্য স্ক্রিজ্জত সৈন্য আলিতেছে। অনন্তর তিনি রামকে এই ব্তঃন্ত জ্ঞাপন
করত কহিলেন, আর্থ! এক্ষণে অভিন নির্বাণ করিয়া ফেল্নে; জানকী গ্রমধ্যে ।
প্রবিষ্ট হউন, আর আপনি বর্ম ধারণ, কার্মকে জ্যা আরোপণ ও শ্র গ্রহণ করিয়া
প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

রাম কহিলেন, লক্ষ্যণ! এই সমস্ত সৈন্য কাহার বোধ হয়, তুমি অগ্রে তাহাই অন্সন্ধান করিয়া দেখ। তখন লক্ষ্যণ ক্রোধে হ্তাশনের নাায় প্রজন্পিত হইয়া সৈন্যগণকে দক্ষ করিবার মানসেই যেন কহিতে লাগিলেন, আর্য: কৈকেয়ীর প্রত জরত অতিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিক্তণ্টক করিবার বাসনায় আমাদের নিধন কামনায়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত হইয়াছে। সম্মূখে এই যে অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার অন্তরালে রথের উন্নত কোবিদার-ধ্রক্ত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত অশ্বারোহী বেগগামী তুরগে আরোহণপূর্বক এই দিকে আসিতেছে। হস্তিপূষ্ঠেও বহুসংখ্য লোক হুন্টমনে আগমন করিতেছে। আর্য! এক্ষণে আমরা শরাসনগ্রহণপূর্বক পর্বত আশ্রয় করিয়া ধ্যাকি: অথবা কর্ম ধারণ ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। অদ্য ভরত কি যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবে? যাহার জন্য আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, আজ আমি তাহাকে দেখিব। যাহার নিমিত্ত আপনি রাজ্যচয়ত হইলেন, এক্ষণে সেই শুরু উপস্থিত হইয়াছে, সে আমাদের বধ্য: তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমার দোষ দেখি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপকার করিয়াছে, ভাহার বিনাশে কখন অধর্ম স্পশিবে না। ভরত প্রাপরাধী, ভাহাকে সংহার করিলে আমাদের ধর্মলাভ হইবে সদেহ নাই। এক্ষণে আপনি ঐ দৃষ্টকে বধ করিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন কর্ন। অদা রাজ্যদৰ্শা কৈকেয়ী দঃখিতচিত্তে ভরতকে আমার হলেত হলিতদত্তবিদাপি ব্লের ন্যায় নিহত দেখিবে। অদ্য আমি মন্ধরার সহিত কৈকেরীকেও বিনাশ করিব। অদ্য বসমেডী মহাপাপ হইতে বিমান্ত হউন। যেমন তুণরাশিতে অন্নি নিক্ষেপ করে, তদুপে আমি আজ্ব শরুসৈন্যে সঞ্জিত ক্রোধ ও অসংকার পরিত্যাগ করিব। অদ্য শাণিত শরসমূহে শত্র-শরীর ছিল্ল-ভিল্ল করিয়া ⁄ ছিইজুটের কানন শোণিতার করিয়া ফেলিব। এক্ষণে আমার শরদন্ডে বে-সমস্ত্র ক্রেস্টী অথব ও মন্ত্রা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে, শ্বাল ও কুরুরসকল তার প্রিসাকে আকর্ষণ করুক। আসি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ভরতকে সসৈন্যে নিহ্ত ক্ষিয়া অদা শরকার্যকের খণ পরিশোধ করিব।

সশ্তনমতিতম সগঁ ॥ অনুষ্ঠানীম, লক্ষ্যণকে ভরতের প্রতি একান্ত ফ্রোধাবিদ্য দেখিয়া সান্দ্রনাবাক্যে কহিছে লাগিলেন, বংস! মহাবল ভরত স্বয়ং উপন্থিত হইয়ছেন, এক্ষণে সচর্ম অসি ও শরাসনে কি প্রয়েজন? আমি পিতৃসত্য পালনের অগানির করিয়াছি, স্তরাং বৃদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া কলিকত রাজ্যেই বা আমার কি হইবে? আত্মীয় স্বজন ও বন্ধ্বান্ধ্বকৈ বিনাশ করিলে বে-সমস্ত দ্বেরের অধিকার সন্ভব, আমি বিষমিশ্রিত অফ্রের নায় তাহা কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, ধর্ম অর্থ কাম এবং প্রথিবীকেও কেবল তোমাদের নিমিত্ত অভিলাষ করি। অন্দ্র স্পর্শা করিয়া কহিতেছি, লাতৃ-গণকে পালন ও ভাহাদের স্বেবর্ধনের জনাই আমার রাজ্যলাভের বাঞ্চা, লক্ষ্যণ!



এই সাগরাম্বরা বস্কুরা আমার পক্ষে দূর্লভ নহে, কিন্তু আমি অধর্মান্সারে ইন্দুত্বও প্রার্থনা করি না। অধিক কি তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যে স্থের স্পূহা করিব, অণ্নি ষেন তাহা তংক্ষণাৎ ভঙ্গাসাৎ করিয়া ফেলেন। বংস! এক্ষণে বোধ হয়, প্রাণাধিক ভরত মাতৃলগৃহ হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছেন। আসিয়া আমার জ্বটাচীরধারণ এবং জ্বানকী ও তোমার সহিত নির্বাসন এই অপ্রীতিকর সংবাদে যারপরনাই কাতর হইরা স্নেহভরে কেবল আমায় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আসিবার অন্য কোন অভিপ্রায় সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে তিনি জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্লোধ ও কট্রিন্ত করিয়া পিতার সম্মতিক্রমে আময়ে রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি দ্রাতা ভরত, সূতরাং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিতই হইতেছে। তিনি মনেও কখন আমাদের অহিতাচরণ করিবেন না। লক্ষ্যুণ! তুমি বে আজ তাঁহাকে শণ্কা করিতেছ, ইহার কারণ কি ? তিনি কি কখন তোষার কোন অপকার করিয়াছেন? এইরূপ ভয়ঞ্কর কথা কি কখন তোমায় কহিয়াছেন? তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার নিষ্ঠ্যে বাক্য আর প্রয়োগ করিও না। ভরতকে রূঢ় কথা কহিলে আমাকেই লক্ষ্য করা ইইবে। জানি না, সংকটকালে পার পিতাকে এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কি প্রকারে সংহার করে? যদি রাজ্যের নিমিত্ত ঐ প্রকার কহিয়া থাক, বিহা হইলে আমি ভরতের সাক্ষাতে বলিব, তুমি ই হাকে রাজ্য দেও। আমি ক্রিমে প কহিলে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না।

লক্ষ্যণ ধর্ম পরাররণ রামের এই কথা বুলিয়া লক্ষ্যার বেন দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মনে মনে অভ্যন্ত সংকৃদ্যি হবরা কহিলেন, আর্ম! বোধ হর পিতা শ্বরংই আপনাকে দেখিবার জন্য অন্ত্রেমিছেন। তখন রাম লক্ষ্যাণকে বংপরোনাদিত অপ্রস্তুত দেখিয়া তাঁহার ভাবাতকে সম্পাদনের নিমিন্ত কহিলেন, ভাই! জ্ঞান হয়, পিতা এখানে ঐ নিমিত্তই ক্রিমিন্ত হইয়াছেন। দেখ, ভোগবিলাসে কালক্ষেপ করা আমাদের অভ্যাস, বিনি তাহা জ্ঞানেন; একণে আমরা অরণ্যবাসে ক্রেশ পাইতেছি তিনি ইহা অনুধাবন করিয়া আমাদিগকে গ্রে শইয়া যাইবেন সন্দেহ নাই! ঐ সেই বায়্বেগগামী মহাবল দ্ব অন্ব পরিদ্শামান হইতেছে। ঐ সেই শার্প্তর নামে বৃহৎকায় বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্রে আগমন করিতেছে। কিন্তু তাঁহার সেই প্রখ্যাত শ্বত ছত্ত দেখিতেছি না; যাহাই হউক, এক্ষণে আমার মনে বিশেষ সংশ্র উপস্থিত হইল। লক্ষ্যণ! তুমি আমার কথা শান এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। অনন্তর লক্ষ্যণ রামের আদেশমাত্র বৃক্ষ হইতে অবতাণ হইয়া ক্রতাঞ্জলিপটে তাঁহারই পাশ্বের্ণ দন্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এইজন্য সৈন্যগণকে পর্বতের ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। উহারাও তথায় সাধ্যোজন অধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিল।

জন্দনবিভিত্স সর্গা। অনশ্তর ভরত গ্রেজনসেবক রামের নিকট পদর্জে গমন করিতে অভিলাষী হইরা শরুষাকে কহিলেন, বংস! তুমি বহুসংখা লোক ও নিষাদগণকে লইরা শীঘ্র অরণাের চতুদিকি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। গুহু শর-শরাসনধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া রাম ও লক্ষ্যাণকে অন্বেষণ কর্ন এবং আমিও প্রেবাসী, অমাতা, গুরু, ও রাক্ষণের সহিত পাদ্চারে পরিপ্রমণে প্রবৃত্ত

হই। বলিতে কি, বতক্ষণ না আমি রাম লক্ষ্যণ ও জানকীর দর্শন পাইতেছি যতক্ষণ না রামের সেই পদ্মপলাশলোচন চন্দ্রানন দেখিতেছি, যতক্ষণ না তাঁহার ধ্বজবজ্ঞাপ্কুশলাঞ্চিত চরণযুগল মদতকে গ্রহণ করিতেছি, এবং যতক্ষণ না তিনি অভিষেক-সলিলে সিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতেছেন, তাবং আমার মনে শান্তিলাভ হইতেছে না। লক্ষ্যণই ধনা, তিনি আর্য রামের সেই নির্মাল মুখকমল নিরণতর অবলোকন করিতেছেন। জানকীই ধনা, তিনি স্সাগরা,বস্কুধরার অধিপতি রামের অনুগ্রমন করিয়ছেন। এই গিরিরাজসদৃশ চিত্রক,টই ধন্য, যক্ষেণ্বর কুবের যেমন নন্দন কাননে তদ্রুপে রাম এই স্থানে বাস করিয়া আছেন। এই হিংস্র জনতুপরিপ্রেণ দুর্গম জরণাই ধনা, স্বয়ং রাম ইহা আশ্রম্ম করিয়া আছেন।

এই বলিয়া ভরত পদন্তকে গহন বনে প্রবেশ করিলেন এবং প্রতিশ্বাসঞ্জাত কুস্মিত ব্ক্লপ্রেণীর মধ্য দিরা গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শীহ এক শালব্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রামের আশ্রমগত অগ্নির ধ্মশিখা উথিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি, রাম এই স্থানেই আছেন, ব্বিয়া স্বান্ধ্রে যারপরনাই আনন্দিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান হইল, বেন তিনি পারাবার উত্তীর্ণ হইলেন। পরে অন্বেষণ-প্রবৃত্ত সৈন্যদিগকে তথায়া স্থানন করিয়া গ্রহের সহিত রামের আশ্রমাভিম্থে চলিলেন।

নৰনৰতিত্য সগাঁ। গমনকালে ভরত বিশ্বতিক কহিলেন, তপোধন! আপনি বিশ্বতিক না করিয়া আমার মাতৃগণ্ডের সিন্মন কর্ন। তিনি বিশ্বতিক এই কথা বিশ্বতা উৎস্ক মনে শত্রাকে বৈশ্বতা আশ্রম-চিহ্নসকল প্রদর্শনিপ্রিক প্রতিপদে যাইতে লাগিলেন। রামদশানের ইচ্ছা তাঁহার ন্যার স্মন্তেরও হইয়াছিল, সত্তরাং স্মন্ত্রও শত্রের অন সক্ষেত্র প্রকৃত্ত হইলেন। রুমশঃ ভরত কিয়্বন্র আত্রম করিয়া তাপসনিবাসসদ্শ এক পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। উহার সম্ম্থে ভ্রুন কান্ঠ এবং দেবার্চনার্থ আহ্যুত প্রেপ রহিয়াছে, অভান্তরে শতি-নিবারণের জন্য মৃগ ও মহিষের করীষ সঞ্জিত আছে। আরও দেখিলেন, স্থানে স্থানে আ্রমস্থ ব্রেক কুশ ও বন্ধলের অভিজ্ঞানও প্রদত্ত হইয়াছে।

তখন ভরত অতিমাত্র হৃষ্ট ইইয়া শত্র্যা ও মন্টাদিগকে কহিলেন, দেখ, মহর্ষি ভরন্বাল্প যে ন্থান নির্পণ করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত ইইলায়। বোধ হয়, ইহার অদ্রেই মন্দাকিনী প্রবাহিত ইইতেছেন। এই সকল বৃক্ষে বনকল নিরন্থ দেখিতেছি; জ্ঞান ইইতেছে, লক্ষ্যাণকে অসময়ে আশ্রমের বহিভাগে আসিতে হয়, এই কারণে তিনি পথ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শৈলপাশের বিশালদশন মাতজাগনের গমনপথ, উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তর্জন-গর্জন করিয়া ঐ স্থান দিয়াই ধাবমান ইইয়া থাকে। ম্নিনরা বনমধ্যে নিরন্তর যাহা রক্ষা করেন, ঐ সেই আন্নর নিবিড় ধ্ম উব্যিত ইইতেছে। আমি এখানেই সেই গ্রেশ্মের্যান্রাগী মহির্যিসদৃশ আর্য রামকে দেখিতে পাইব।

অনন্তর ভরত মন্দাকিনীর নিকট চিত্রক্ট প্রাশ্ত হইরা কহিলেন, আর্য রাম নিজানে বীরাসনে বসিয়া আছেন, এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিকা তিনি আমারই নিমিত্ত বিপল্ল ও বিষয়বাসনাশ্ন্য হইয়া বনবাসী হইয়াছেন, অতঃপর

এই লোকাপবাদ আমায় সহিতে হইবে। আজ রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাহার পদতলে পড়িব, এবং লক্ষ্যণ ও জানকীরও চরণে ধরিব।

ভরত এইর প পরিতাপ করিতে করিতে নিকটম্থ হইয়া দেখিলেন, রামের পবিত্র পর্ণাকুটীর শাল, তাল ও অশ্বকর্ণোর পত্রে আচ্ছাদিত, বিশাল অম্প-বিস্তীর্ণ ও অতি সূন্দর। তন্মধ্যে ইন্দ্রায়ুখাকার মহাসার শগ্রনাশক গ্রেকার্য-সাধক শরাসন আছে, উহার পূষ্ঠ স্বর্ণপট্টে নিবন্ধ। ষেমন পাতালপরেরী সপে, তদুপ ত্ণীর স্থের ন্যায় উজ্জ্বল প্রদীপ্তমুখ তীক্ষা শবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থলে হেমময় কোষে অসি, স্বর্ণবিন্দ্রচিত্তিত চর্ম ও অর্গ্যাল-শ্রাণ। যেমন সিংহের গহরুর মূগের অগম্য, ডদ্রুপ ঐ পর্ণকুটীর শত্রুবর্গের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য ছইয়া আছে। তথায় এক প্রশম্ভ বেদি প্রমৃত্ত ছিল, উহার উত্তরপূর্বাস্য ক্রমশঃ নিন্দ এবং উহাতে সতত আন্দ প্রজর্মানত হইতেছে। ভরত এইসকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন, পদ্মপলাশলোচন হৃতাশনকণপ রাম, সাক্ষাৎ স্বয়স্ভ্র ন্যায় পর্ণকুটীর মধ্যে চর্মাসনে সীতা ও লক্ষ্যণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পরিধান চার বল্কল ও কুফাজিন, মস্তকে জটাভার। ভরত সেই সসাগরা প্রথিবীর অধিপতি ধার্মিককে দর্শন করিয়া দঃখাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তংকালে অত্যন্ত অধীর হইয়া বাষ্পগদগদবাকো কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজারা রাজসভার ঘাঁহার আরাধনা করিবে, একণে বন্য হার্টার তাঁহাকে বেন্টন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্তা পরিধান করা বাঁহার অক্সে তিনি এক্স্পে মৃগচর্ম ধারণ করিতেছেন। বিচিত্র মাল্যে বেশনিবাস করা বাঁহার সম্চিত তিনি এক্স্পে মৃগচর্ম ধারণ করিতেছেন। বিচিত্র মাল্যে বেশনিবাস করা বাঁহার সম্চিত তিনি এক্স্পে করিতেছেন। বিকর্পে মসতকে জটাভার বহন করিতেছেন। বাজার বেশনি এক্স্পে করিতেছেন। বাজার বােগ্য বিতান এক্স্পে করিতেছেন। বাজার বােগ্য বিতান এক্স্পে রিজত থাকিত, এক্ষণে তাহা কির্পে মললিশত আছে। বাংগ্রিমি কবল আমারই জনা এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, অতঃপর এই ক্লেম্ স্থানত জীবনে ধিক!

এই বলিতে বলিতে ছিরত ঘমান্তম্থে রামের নিকট গমন করিলেন এবং সমিহিত না হইতেই রোদন করিতে করিতে ভত্তলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অশ্তরে দঃখানল জনলিয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে কহিলেন, আর্য !—একবার মাত্র সম্বোধন করিয়াছেন, আর্মনি বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ ইইয়া গেল, তিনি আর বাকাস্ফার্তি করিতে পারিলেন না। পরে পানরায় রামের প্রতি দ্যিতীপাত করিয়া কহিলেন, আর্য !—এবারেও তদুপে স্বরবন্ধ ইইয়া গেল।

অনশ্তর শার্ঘা সজললোচনে রামের পাদবন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিংগনপ্রক রোদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ও সূর্য যেমন নভামেডলে শাক্ত ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, তদুপে রাম ও লক্ষ্মণ, স্মন্দ্র ও গ্রের সহিত সমাগত হইলেন। অরণ্যবাসীরা ঐ চারিজন রাজকুমারকে দেখিয়া বিষাদে অনগলি নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

শততম সর্গা। এদিকে ভরত কৃতাঙ্কলি হইয়া ভ্তলে পতিত আছেন, তাঁহাব ম্খকান্তি মলিন, এবং তিনি যারপরনাই কৃশ হইয়া গিয়াছেন। রাম সেই ব্যান্তকালীন সূর্যের ন্যায় নিতান্ত দ্বিরীক্ষ্য জ্টাচীরধারী মহাবীরকৈ কথণিও চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার মুস্তকান্তাণ, হুস্তধারণ এবং তাঁহাকে



আলিশ্যন ও অঞ্চে গ্রহণ করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, বংস! এক্ষণে পিতা কোথায়? তুমি যে বনে আইলে? তাঁহার জীবন্দশার তোমার এ ন্থানে আগমন করা উচিত হয় নাই। আমি বহুদিনের পর তোমায় মাতৃলালয় হইতে আসিতে দেখিলাম। এক্ষণে বল, এই দুর্জের অরণ্যে তুমি কি কারণে উপন্থিত হইলে? মহারাজ কি জীবিত আছেন? না, আমার বিয়োগে শোকাকুল হইয়া লোকান্তরে গিয়াছেন? তুমি বালক, রাজ্য ত বিহন্ত হয় নাই? পিতৃসেবায় ত রত আছ? যিনি রাজসায় ও অন্বমেধ যজের অনুষ্ঠাতা, আমাদিগের সেই ধমাপরায়ণ পিতা ত কুশলে আছেন? কুলগ্রহ্ বিশিষ্ঠ ও যথোচিত আদর প্রাণ্ড হইয়া থাকেন? দেবী কৌশল্যা ও স্থিমিরার ত মঞ্চল? আর্যা কৈকেষী ত আনন্দে

কাল্যাপন করিতেছেন? মহাকুলোৎপল কার্যপরিদর্শক বিনয়ী বহু,জ্ঞ আয স্ব্যক্ত ত সংকৃত হইয়া থাকেন? ধীমান মন্ধ্যেরা ত তোমার অণ্নিকার্যে নিযুক্ত আছেন? উ°হারা যথাকালে হোমের সংবাদ তোমায় ত ভ্রাপন করিয়া থাকেন? তুমি ত দেবতা. পিতৃ, পিতৃতুল্য গ্রু, বৃন্ধ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও ভূতাগণকে সবিশেষ সম্মান কর? যিনি অমন্ত ও সমন্ত্রক শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই অর্থশাস্ত্রবিৎ উপাধ্যায় সা্ধন্বার ত অবমাননা কর না? মহাবল বিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় সংকূলপ্রস্ত ইঞ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে ত মন্ত্রিজে নিষ্ট্র করিয়াছ? দেখ, শাস্ত্রবিশারদ অমাত্যগণের প্রযত্নে মন্ত্র স্কুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হয়। বংস! তুমি ত নিদ্রার বশীভাত নও? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক? রানিশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর? তুমি একাকী বা বহু লোকের সহিত ত মন্ত্রণা কর না? যে বিষয় নিশাত হয়, তাহা ত গোপনে থাকে? যাহা অক্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এইরূপ কোন কার্য অবধারণ করিয়া শীয়ই ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক? তোমার যে কার্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পন্নপ্রার, সামন্তরাজগণ সেইগুলিই ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন? যে-সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, উ'হারা ত তাহা জানিতে পারেন না? তুমি ও তোমার মন্দ্রী, তোমরা, বাহা গোপন করিয়া রাখ 😿 ও বর্তির স্বারা তাহ। ত কেহ উল্ভাবন করিতে পারে না? সহস্র ম ক্ত্রি উপেক্ষা করিয়া একটিমার পণিডতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক? দেখু অপুস্কুকট উপস্থিত হইলে বিজ্ঞালোকই সর্বভোডাবে শভুসাধন করিয়া প্রকৃত্তিনা খাদ নুপতি সহস্র বা অব্তেম্বর্থে পরিবৃত হন, তাহা হইলে উস্প্রেক্তি স্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহাযালাভ হয় না। বালতে কি, সেইটি সহাবল স্বেক্তি বিচক্ষণ একজন অমাতাই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত প্রদুদ্ধ করিতে পারেন। বংস! উন্নত শ্রেণীতে উন্নত, মধ্যম শ্রেণীতে মধ্যম গ্রেণীতে মধ্যম শ্রেণীতে মধ্যম গ্রেণীতে স্বাধ্য শ্রেণীতে অধ্য ভ্রেডা ত নিয়োগ করিরাছ? বে-সকল অ্যাত্য কুলকুমানত ও সচ্চরিত্ত, এবং বাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদিগকে ত প্রধান প্রধান কার্যের ভার প্রদান কর? প্রজারা অতি কঠোর দশ্ভে নিপাড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না? বেমন মহিলারা বল-প্রয়োগপর কাম,ককে ঘূণা করে, তদূপ বাজকেরা ত্যেমার পতিত জানিয়া ত অগোরব করিতেছেন না ? সামাদিপ্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞা, অবিশ্বাসী ভাতা, ও ঐশ্বর্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে. সে শ্বরংই বিনণ্ট হয়, তুমি ত এই সিম্পান্তের অনুসরণ করিয়া থাক? যিনি মহাবীর ধীর ধীমান সং-কুলোদ্ভব স্কুদক্ষ ও অনুবস্তু, তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা মহাবল পরাজানত শ্রেণীপ্রধান ও যুম্পবিশারদ এবং বাঁহারা লোকসমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, ভূমি তাঁহাদিগকে ত সমাদর কর? ভূমি ত যথাকালে সৈন্যগণকে আনে ও বেতন প্রদান করিয়া থাক ? তান্বিষয়ে ত বিলন্দ্র কর না? অন্ন ও বেডনের কাল্যাতিকম ঘটিলে ভাত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসম্তৃণ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। বংস! প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা ডোমার প্রতি ত বিশেষ অনুরক্ত আছেন? এবং তাঁহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগেও ত প্রস্তৃত? যাহারা জনপদবাসী বিদ্যান অন্ক্ল প্রত্যুৎপশ্নমতি ও ধধোন্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দৌতাকার্যে নিয়োগ করিয়াছ? তুমি অনোর অন্টাদশ ও স্বপক্ষে পণ্ডদশ, প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গৃহ্ণতচর প্রেরণ করিয়া ড সম্বদর জ্ঞানিতেছ? যে শত্র দ্রেরীকৃত

হইয়া প্নের্বার আগমন করিয়াছে, দূর্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর না? নাস্তিক ব্রহ্মণ্দিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংস্তব নাই? ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভি-মানী বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনেই স্পেট্। উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র থাকিতে ঐ সকল কটেবোন্ধা ভকবিদ্যাজনিত বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া, নির্থক বাক্বিত•ডা করিয়া **থাকে। বং**স! বথার বহ<sub>ু</sub>সংখ্য হস্তাশ্ব ও রখ আছে, প্রন্বার দৃঢ় ও দৃভেদ্যি, স্বকর্মপর উৎসাহশীল জিতেন্দ্রিয় আর্যগণ বাস করিতেছেন, এবং রমণীয় প্রাসাদসকল শোভা পাইতেছে, আমাদিগের পূর্বপূর্য্ব-গণের বাসভ্মি সেই স্প্রাসন্ধ অষোধ্যা ত তুমি রক্ষা করিতেছ? বথায় বহুসংখ্য চৈত্য, দেবস্থান, প্রপা ও তড়াগ রহিয়াছে, স্থীপ,র,্য সকলে হৃষ্ট ও সম্তুষ্ট, সমাজ ও উংসব সততই অন্যান্তিত হইতেছে, বে স্থানে বিস্তর রক্লের খনি, সীমান্তে ক্ষেত্রসকল হলক্ষিতি ও শস্য স্প্রচরে, বথায় দ্রাচার পামরেরা স্থান পায় না, হিংসা ও হিংস্ল জম্ভু নাই, এবং নদীজলেই কৃষিকার্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই স্বস্থ জনপদ ত এক্ষণে উপদূবণ্না? কৃষক ও পশ্পালকেরা ত তোমার প্রিয়পার হইয়াছে? এবং উহারা স্ব-স্ব কার্যে রত থাকিয়া সূখস্বচ্ছদে ড কালযাপন করিতেছে? ইন্টসাধন ও অনিন্টানবারণপূর্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক? অধিকারে যত লোক স্থাক, ধর্মান,সারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য। বংস! স্থালোকেরা ত্রিয়ান যতে সাবধানে আছে? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক? বিশ্বস্থি করিয়া উহাদের নিকট কোন গ্রুত কথা ত প্রকাশ কর না? তোমার তিসেংগ্রহে আগ্রহ কির্পে? রাজ্যের অনেক বন হলতীর আকর, তংসম্পরের ত তত্ত্বাবধান করিয়া থাক? রাজবেশে সভামধ্যে ত প্রবেশ কর? প্রতিধি পর্বাহে গাত্রোভান করিয়া রাজপথে ত পরিপ্রমণ করিয়া থাক? ভ্রেটি কি নিভায়ে তোমার নিকট আইসে, না— এককালেই অন্তরালে রহিম্বেই? দেখ, অতিদর্শন ও অদর্শন—এই উভয়ের মধ্যরীতিই অর্থপ্রাণ্ডির করিগ। বংস! দর্শসকল ধনধানা জল বন্য অন্য শন্ত এবং শিক্ষী ও বীরে ত পরিপূর্ণ আছে? তোমার আয় ত অধিক, বায় ত অক্ষ? অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর না? দৈবকার্য, পিতৃকার্য, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের পরিচর্যা, যোখা ও মিত্রগৈ তি তুমি মৃত্তহুল্ত আছু? কোন শুন্ধুল্বভাব সাধুলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্মশাস্ত্রবিং বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না করিয়া তুমি ত অর্থালোডে তাঁহাকে দণ্ড প্রদান কর না? বে ভঙ্কর ধৃত, লোপ্রের সহিত পরিগৃহীত এবং বহ<sup>্বিধ</sup> প্রদেন স্পৃষ্ট হইয়াছে, ধনলোভে তাহাকে ত মোচন করা হয় না? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদর্প সংকটে তোমার অমাতোরা ত অপক্ষপাতে বাবহার পর্যালোচনা করেন? দেখ, যাহাদের মিখ্যাভিষোগের সম্বর্তিচার না হয়, সেইসকল নিরীহ লোকের নের হইতে যে অপ্রুবিন্দ্র নিপর্যতত হইয়া থাকে, তাহা ঐ ভোগাডি-লাবী রাজার প্রে ও পশ্বসকল বিনন্ট করিয়া ফেলে। বংস! তুমি বালক, বৃন্ধ, বৈদ্য, ও প্রধান প্রধান লোকদিগকে ত বাক্য ব্যবহার ও অর্থে বশীভতে করিয়াছ ? গুরু, বৃষ্ধ, ডপম্বী, দেবতা, অতিথি, চৈতা, ও সিম্ধ ব্রাহ্মণকে ত নমস্কার কর? অর্থ স্বারা ধর্ম, ধর্ম স্বারা অর্থে, এবং কাম স্বারা ঐ উভয়কে ত নিপর্নীড়িত কর না? <mark>তুমি ত বথাকালে ধর্ম অর্থ ও কাম সমভাবে সে</mark>বা করিয়া থাক? বিন্বান ব্রাশ্বাপেরা, পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত ভোমার ত শাভাকাঞ্চা করেন? নাস্তিকতা, মিধ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘস্তুতা, অসাধ্সংগ,

আলস্য, ইন্দ্রিয়েন্বা, এক ব্যান্তর সহিত রাজ্যচিন্তা, ও অনর্থদশীদিগের সহিত পরামর্শ, নিগাঁত বিষয়ের অনন,্তান, মন্ত্রগাপ্রকাশ, প্রাতে কার্যের অনারম্ভ এবং সম্দর শত্র উদ্দেশে এককালে যুম্থবারা, তুমি ত এই চতুর্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ? দশবর্গা, পঞ্চবর্গা, চতুর্বার্গা, সম্ভবর্গা, অন্টবর্গা ও চিবর্গোর ফলাফল ত জানিয়াছ? ত্রুয়ী বার্তা ও দশ্চনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভাস্ত আছে? ইন্দিয়ন্ত্র, যাড়গুণো, দৈব ও মানা্য বাসন, বিংশতিবর্গ, প্রকৃতিবর্গ, মন্ডল, ধারা, দন্ডবিধান, দ্বিয়েনি, সন্ধি ও বিগ্রহ এই সমাদয়ের প্রতি তোমার ত দ্বন্টি আছে? বেদোম্ভ কর্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ? ক্রিয়াকলাপের ফল ত উপলব্ধি হইতেছে? ভার্যাসকল ত বংখ্যা নহে? শাস্তজ্ঞান ড নিম্ফল হয় নাই? আমি বের্প কহিলাম, তুমি ত এইপ্রকার ক্স্থির অন্সারে চলিতেছ? ইহা আর্ত্কর বদস্কর এবং ধর্ম অর্থা ও কামের পরিবর্ধাক। আমাদিগের প্রীপতামহগদ বে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমি ত তাহারই অন্সরণ করিয়াছ? স্বাদ্য ভক্ষা ভোজা তুমি ও একাকী ভোজন কর না? যে-সকল মিত্র আকাঞ্জা করেন, তাঁহাদিগকে ত উহা প্রদান করিয়া থাক? বংস! দেখ, প্রজাগণের দশ্ভদাতা মহীপাল ধর্মান্সারে সমস্ত পালন ও সমগ্র প্রিবী লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গপ্রাণ্ড হইরা থাকেন্ত্রি

একাধিকশভভদ লগা। রাম প্রাত্তবংসল ভর্তকে প্রথনজনে এইর,প উপদেশ দিয়া কহিলেন, বংস! তুমি রাজ্য পরিত্যাগুরুত্বক জটাচীর ধারণ করিয়া কি কারণে এই স্থানে আইলে? স্পন্ট বল, প্রভিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। তখন ভরত কথাণ্ডং সোমেনেগ সংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপটে কহিতে

তখন ভরত কথাঁঞ্চং দেন্দ্রিলেগ সংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিতে লাগিলেন, আর্থ! পিতা কৈন্দ্রীর নিয়াগে অতি দৃশ্কর কার্য সাধন করিয়া প্রশোকে সমন্ত পরিত্য পূর্বক ন্বগারোহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, আমার জননী হইতেই এই অয়শন্তর গ্রন্থতর পাপ আচরিত হইয়াছে। রাজ্যভোগের কথা দ্রে থাক, তিনি বিধবা ও শোকার্তা হইয়া অতঃপর ঘার নরকে নিমন্দর হইবেন। আর্য! আমি আপনার দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসম হউন, এবং ন্বরং দেবরাজের ন্যায় রাজ্য অধিকার কর্ন। এই সমন্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ আপনার সমিধানে আসিয়াছেন, একণে প্রসম হউন। আপনি সর্বজ্যেন্ঠ, অভিবেক আপনাকেই অর্শে, একণে আপনি ধর্মান্সারে রাজ্যগ্রণ করিয়া আদ্বীয়ন্মজনের কামনা পূর্ণ কর্ন। বস্মতী অপনাকে পতিথে লাভ করিয়া বৈধবা হইতে বিম্বত্ত হউন। আমি মন্ত্রিগণের সহিত আপনার চরণে ধরি, আমি আপনার প্রতা শিষ্য ও দাস, আপনি প্রসম হউন। এই সমন্ত অমাত্য প্র্বেপরন্পরাগত, ই'হারা কথন উপেক্তিত হন নাই, ই'হাদিগকে অতিক্রম করা আপনার উচিত হইতেছে না। এই বিলয়া ভরত বাম্পাকুললোচনে রামের পদতলে নিপ্তিত হইলেন।

তথন রাম ভরতকে দৃঃখভরে মন্ত মাতশ্যের ন্যায় খন খন উচ্ছবাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আলিজানপূর্বক কহিলেন, বংস! দেখ, আমি সং-বংশোশ্ভব ও তেজকবী, রাজ্যের নিমিত্ত মন্তিখ লোক কির্পে পাপ আচরণ করিবে? আমার বনবাস বিষয়ে তোমার অণ্মান্ত দোষ নাই। তুমিও অজ্ঞানতা নিবশ্বন তোমার জননীর প্রতি অকারণ দোষারোপ করিও না। উপযুক্ত প্র

ও কলতে গ্রুজনের স্বেচ্ছাচার অবিহিত নহে। ইহলোকে সাধ্রা ভার্যা, প্র ও শিষ্যদিগকে যেমন স্বৈরনিয়োগের পার বলিয়া জানেন, মহারাজের পক্ষে আমরাও তদুপ। তিনি আমাকে চীর পরিধান করাইয়া বনে দিতে পারেন এবং রাজ্য অপণেও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভাতা আছে। পিতার ষতদ্র গোরব, মাতারও তদুপ, আমাকে যথন তাঁহারা বনবাসে নিয়োগ করিয়াছেন, তথন কির্পে অন্য প্রকার আচরণ করিব? এক্ষণে তুমি অযোধ্যার গিয়া রাজ্য শাসন কর, আর আমি বলকল পরিধান করিয়া দশ্ভকারণাে অবস্থান করি। মহারাজ সর্বজন সমক্ষে এইয়্প ব্যবস্থা ও আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্তবা। তিনি তোমার যে ভাগ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তুমি গিয়া ভাহা উপভোগ কর। সেই ইন্দ্রতুলা মহান্যা আমার ষাহা কহিয়াছেন, তাহা আমার হিতকর, রাজ্য কোনমতেই প্রীতিকর হইতেছে না।

ব্যাধনশত তম লগা। ভরত কহিলেন, আর্য! আমি ধর্ম প্রত্য হইয়াছি, স্কুতরাং রাজধর্মে আর আমার প্রয়োজন কি? জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার নিষিধ্ধ, এই ব্যবহারই আমাদের প্র্র্বপরম্পরার আদ্ত হইয়া আসিতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমার সহিত অবোধ্যার চল্লে অপ বংশের অভ্যাদরকামনার রাজ্যভার গ্রহণ কর্ন। যাহার কার্য ধর্মান্গাছি অলোকসামন্যে সকলে যদিও সেই রাজাকে মন্যা বিলয়া নির্দেশ করে কিব্ তির্কু তিনি দেবতা। আর্য! আমি যখন কেকয় দেশে, আপনি অরণ্যবাহত এই অবকাশে সেই যজ্ঞালি রাজা দেহত্যাগ করিয়াছেন। অযোধ্যা হুইছে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিম্ত্রণত হইয়া অব্যবহিত প্রেই তিনি শোকভরে অভিভ্ত হইয়া লোকলীলা সংবরণ করেন; এক্ষণে আপনি তিখিত হইয়া তাহার তপণে কর্ন; আমরা প্রেই এই কার্য অনুর্বৃত্তি করিয়াছি। আপনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, প্রিয়প্রত্র কর্স্ক পিত্লোকৈ অক্ষর হইয়া থাকে। হা! মহীপাল আপনার দর্শন লালসায়, উদ্দেশে কতই শোক করিয়াছেন; তিনি কোনমতে আপনা হইতে চিত্ত প্রতিনিব্ত করিতে পারিলেন না, আপনার বিয়োগেই রুণন হইলেন, এবং আপনাকে ক্ষরণ করিতে করিতেই প্রণেত্যাগ করিলেন।

চ্যাধিকশততম কর্স ॥ রাম ভরতের মূথে এই বজ্রপাতসদৃশ নিদার্ণ বাক্য প্রবণ করিয়া বাহ্প্রসারণপূর্বক পরশ্লিছেল কুস্মিত ব্যক্তর ম্যায় ভ্তলে ম্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তদীর প্রাত্তগণ ও জানকী উৎখাতকেলি-পরিপ্রান্ত মাতথের ন্যায় তাঁহাকে ধরাশারী দেখিয়া বাল্পাকুললোচনে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত জলসেক করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রামের সংজ্ঞালাভ হইল। তিনি রোদন করিতে করিতে দীনভাবে কহিলেন, ভরত! পিতা দ্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই রাজকুলকেশরীবিরাহিত নগরীকে অতঃপর আর কেইন্বা প্রতিপালন করিবে? আমি অতি অশ্ভজন্মা, আমা হইতে পিতার কোন্ কার্য সাধিত হইবে? বিনি আমার শোকে দেহপাত করিয়াছেন, আমি তাঁহার অলিনসংস্কারাদি কিছুই করিতে পারিলাম না। ভরত! তুমি ধনা, তুমি ও শত্রেছা তোমরা পিতার অন্তেতিট

ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছ। এক্ষণে বনবাসকাল অতিক্রান্ত ইইলেও আমি আর সেই নিরাশ্রয় বহুনায়ক অযোধ্যায় যাইব না; পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, সত্তরাং যাইলেও অতঃপর কে আমায় হিতাহিত উপদেশ দিবে? আমি কোন কার্য সত্তার্রপে নির্বাহ করিলে তিনি আমাকে যে-সমুস্ত বাক্যে অভিনন্দন করিতেন, এক্ষণে সেই প্রকার শ্রভিস্কুষকর কথাই বা আর কে শ্নাইবে?

অনত্র রাম প্রতিদ্যাননা জানকীর সম্মুখীন হইয়া শোকাকুলমনে কহিলেন, সীতে! তোমার শ্বশ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্যণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। অদ্য প্রাত্তা ভরত এই শোক-সংবাদ প্রদান করিলেন!

রাম এইর্প কহিলে তৎকালে সকলেরই নের হইতে প্রবলবেগে বাজ্পবারি বহিতে লাগিল। তথন তাঁহারা রামকে সাজ্জনা করিয়া কহিলেন, আর্য! আর্পনি এক্ষণে মহারাজের তর্পণ কর্ন।

শ্বশারের স্বর্গারোহণ-বার্তা প্রবণে জানকীর নয়ন্যুগল বাষ্পভরে অবর্শধ হইয়াছিল, তাল্লবন্ধন তিনি আর রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তখন রাম তাঁহাকে সাম্থনা করিয়া দৃঃখিত মনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! তুমি ইখ্যুদীফল ও নতন বল্কল আনরন কর, আমি একণে মন্দাকিনীতে গিয়া পিতার তপণি করিব। জানকী অগ্রে অগ্রে গমন ক্রিক্রে, তুমি ই'হার অন্সরণ করিবে, আমি স্বশােষে যাইব। দেখ, শােককালে ক্রিকে গমন করাই শান্তসংগত।

আন্তর চিরান, চর স্মৃত্য রামের হস্ত্যাবিশ্ব তিহাকে সাক্ষ্যা করিছে করিতে মন্দ্রনা তিথি আনরন করিলেনা পরত প্রভাৱি অন্যান্য সকলেও তথার উপস্থিত হইলেন। তথান রাম দক্ষিণ্টো হইয়া অঞ্জলিপ্র্য জল লইয়া গলদশ্র-লোচনে কহিলেন, পিতঃ! আপনি ক্রিলেনে গমন করিয়ছেন, একণে মংপ্রদন্ত এই নিমলি জল আপনাকে প্রতিশ্ব কর্ক। পরে তিনি দ্রাত্যাণ সমিভিব্যাহারে নদীতীরে উত্তীর্ণ ইইলেন করিছে কর্ক। পরে তিনি দ্রাত্যাণ সমিভিব্যাহারে নদীতীরে উত্তীর্ণ ইইলেন করিছে করিছে করিছে করিছে ইংগান্দীপিন্ড সংস্থাপনপ্র্রক দ্রুখিতম্বৈ রোদন করিতে করিতে কহিলেন, পিতঃ! আপনি প্রতি হইয়া এই পিন্ড ভক্ষণ কর্ন। আমরা একণে বনমধ্যে এইর্প বস্তুই ভোজন করি। প্রেমের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিত্লোকেরও তাহাই উপযোগের হইয়া থাকে।

পরে তিনি নদীতট পরিত্যাগপ্রক ষে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া পর্বতে উথিত হইলেন, এবং পর্ণকৃটীরন্বারে উপস্থিত হইয়া দুই হতে ভরত ও লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পিতৃশোকে অধিকতর অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং জানকীর সহিত মিলিত ইইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উত্থাদের রোদন-শব্দ সিংহনাদের ন্যায় পর্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ঐ তুম্ল ধ্বনি শ্রবণে ভরতের সৈন্যগণ মনে মনে নানা আশ্ভনা করিয়া অত্যত ভীত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, বোধ হয়, ভরত রামের সহিত সমাগত হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, তাহারই এই মহাকোলাহল উথিত হইয়াছে। এই বলিয়া অনেকে অন্ব পরিত্যাগপ্রক সেই শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া অনন্যমনে ধাবমান হইল। যাহারা অত্যতে স্কুমার তাহাদের মধ্যে কেহ হসতী, কেহ অন্ব, এবং কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল। অল্পদিন হইল রাম বনবাসী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই যেন তাঁহাকে চিরপ্রবাসীর ন্যায় অনুমান করিল এবং তাঁহার দর্শন লাভার্থ অত্যত উৎস্কে হইয়া ছরিংপদে আশ্রমাভিম্থে চলিল। বনভূমি রথচকে দলিত ও

তুরগন্ধনে সমাহত হইয়া মেঘাজ্য়ে পগনের ন্যায় গভীর শব্দ করিতে লাগিল। করেণ্-পরিবৃত মাতগেরা অতিশয় ভীত হইয়া মদগন্থে চতুর্দিক আমেদিত করত বনাশ্তরে প্রবেশ করিল। বরাহ, মৃগ, মহিষ, সিংহ, স্মর, ব্যান্ত্র, গোকর্ণ, গবয় ও গ্রেতসকল শব্দিকত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, বক, হংস, কোকিল, ও ক্রোগুগণ বাস্তসমস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং ভ্লোক ও দ্যুলোক মন্যা ও পক্ষিগণে আকীর্ণ ইইয়া অপূর্ব এক শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর ভরতের অন্চরগণ আশ্রমে প্রবেশপ্র্বিক দেখিল, নিন্কলন্ধ রাম চমরে উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়াই উহাদের নের অশুপূর্ণ হইল এবং উহারা মন্থরার সহিত কৈকেয়ীর যথোচিত নিন্দা করিতে করিতে তাঁহার নিকট গমন করিল। তখন রাম উহাদিগকে দেখিয়া গারোখানপ্র্বিক বাংসলাভাবে আলিগনে করিলেন; উহায়াও তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর সকলে মিলিড হইয়া রেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ ম্দেগনাদসদৃশ রেদনধর্নন প্রথবি ও অন্তরীক্ষ প্রতিধর্নিত করিতে লাগিল।

চতুরথিকশতভ্য লগা n এদিকে মহাবা বাশিন্ত রামদশ্বনিভিলাবে রাজমহিবাদিগকে অগ্রে লইয়া আশ্রমের সালাহিত হইলেন। মহিবার কাতিট দিয়া ম,দ,পদে গমন করিতেছেন, দেখিলেন, মন্দাকিনার এক স্থানে বি লক্ষ্যাণের অবতরণার্থ সোপানপথ রহিয়াছে। তদ্দশানে কোল্ল্যা সজলন্মনি ক্তেক্ষ্যখে দীনা স্মান্তা ও অন্যান্য সপত্নীকে কহিলেন, দেখ যাঁহারা রাজ্য হিতে নিবাসিত হইয়ছেন, এইটি সেই অনাথদিগেরই তীর্থা স্মান্তা তেলের পত্রে লক্ষ্যাণ স্বয়ং নিরলস হইয়া রামের জন্য এই সোপানপথ দিয়া জব্দ ক্রয়া যান। তিনি বদিও নাচকার্যে নিব্তু আছেন, তথাচ নিন্দ্রীয় হাজ্যছেন না, যাহা জ্যোন্তের অনাবশ্যক, তাহাই তাহার গহিতে। যাহা হত্ত প্রক্রমণ লক্ষ্যণ বে ক্রেশ স্বীকার করিতেছেন, ইহা কোনও মতে তাহার যোগ্য নহে, তিনি আজ এই দ্বেশজনক জয়ন্য কারিতাক কর্ন।

এই বলিয়া কোশল্যা গমন করিতেছেন, ইতাবসরে ভ্তলে দক্ষিণাভিমাখ দর্ভেপিরি ইপ্যানিছের পিন্ড নিরক্ষিপপ্রক সপদ্ধীগণকে কহিলেন, দেখ, এই ম্থানে রাম যথাবিধানে মহান্তা ইক্ষ্যাকুনাথের পিন্ড দান করিয়াছেন। যিনি বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই দেবতুল্য মহারাজের কিছ্তেই এইর্প দুর্য ভোজন করা যোগ্য হইতেছে না। যাঁহার প্রভাব ইন্দের ন্যায় এবং যিনি সসাগরা প্থিবীর রাজা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ইপ্যান্দীফল কির্পে ভক্ষণ করিবেন। রাজকুমার রাম এই প্রকার পিন্ড দান করিলেন, ইহা অপেক্ষা অস্থের আর আমার কিছ্ই নাই। যাহার যের্প অল্য তাহার পিত্লোককে তাহাই আহার করিতে হয়, এই লোকপ্রসিন্ধ কথা এক্ষণে সত্যবোধ হইল। যাহাই হউক, এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া আজ আমার হৃদ্য কেন সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!

অনন্তর মহিষীরা নিতান্ত কাতর হইয়া কৌশল্যাকে নানাপ্রকারে সন্থেনা করত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভোগপরিশ্না স্বর্গদ্রুক্ট দেবতা-সদৃশ রাম তন্মধ্যে অকথান করিতেছেন; দেখিয়াই শোকে অধীর হইলেন এবং সন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাম গাত্রোখান করিয়া উ'হাদিগকে প্রাণিপাত করিলেন। তিনি প্রণাম করিলে উ'হারা স্থপশা স্কোমল পাণিতল দ্বারা তাঁহার প্রেণ্ঠর ধ্লি মার্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে ভব্তিসহকারে উ'হাদিগকে অভিবাদন করিলেন। উ'হারা রাম নির্বিশেষে তাঁহাকেও সবিশেষ বন্ধ ও দেনহ করিতে লাগিলেন। পরে বনবাসকৃশা জানকী অশ্রুপ্রিলাচনে দ্বশ্রেগণের পাদবন্দনা করিয়া সম্মুখে দন্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে কৌশলাা নিতান্ত দুঃখিত ইইয়া তাঁহাকে দুহিতার ন্যায় আলিশ্যনপ্র্বক কহিলেন, হা! বিদেহরাজের কন্যা, দশরথের প্রেবখ্, রামের ভাষা কির্পে এই নির্দান বনে দুঃখ ভোগ করিতেছেন! বংসে! তোমার মুখখানি শ্রুক কমলের ন্যায়, দলিত রক্তোংপলের ন্যায়, ধ্লিজিপ্ত কাগনের ন্যায় এবং মেঘান্তরিত চন্দের ন্যায় মিলন দেখিয়া অণ্নি যেমন কান্ডকৈ দশ্য করে সেইর্প শোক আমার অন্তর্শাহ করিতেছে।

অনন্তর স্রপতি যেমন ব্হস্পতিকে, তদুপ রাম অন্নিতৃল্য বিশিষ্ঠকে নমস্কার করিয়া তাঁহারই সহিত উপবিষ্ট হইলেন। ভরতও মন্দ্রী সেনাপতি ও ধর্মপরায়ণ পোরগণের সহিত তাঁহার পশ্চাশ্বাপ্তা কৃতাঞ্জালপটে উপবেশন করিলেন। তিনি রামকে বথোচিত সংকার করিছা কি বলিবেন, তংকালে সকলেরই মনে এই এক কোত্হল হইতে লাগিল। এ বিশ্ব ও তিন প্রাতা স্হ্লাণে পরিবৃত হইয়া সদস্যসহিত তিন অন্নির নাই শোভা পাইতে লাগিলেন। রন্ধনীও উপস্থিত হইল।

পঞ্চাধিকশততম সগা। বিজ্ঞারগণ আত্মীরস্বজনে পরিবেণ্টিত হইয়া পিতার উদ্দেশে শোক করিছেন, ইতাবসরে রাহ্র প্রভাত হইয়া গেল। তখন উহারা ও অন্যান্য সকলে মন্দাকিনীতীরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া রামের সন্নিহিত হইলেন এবং ত্রুকীন্ভাব অবলন্বনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনশ্তর ভরত স্হ্ল্জনসমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য! পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সাম্পনা করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হলতে সমর্পণ করিতেছি, আপনি নিম্কণ্টকে ভোগ কর্ন। বর্ষাকালে প্রবল্প জলবেগ-ভান সেতুর ন্যায় এই রাজ্যখন্ড আপনি ভিল্ল আর কে আবরণ করিয়া রাখিতে পারিবে? যেমন গর্দভ অন্বের এবং পক্ষী বিহগরাজ গর্ডের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, আপনার নিকট আমাকেও তদুপে জানিবেন। আর্য! অন্যে যাহার অনুবৃত্তি করে, তাহার জীবন স্থের, অর যে ব্যক্তি অপরের ম্থাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার জীবন যারপরনাই অস্থের; স্তরাং রাজ্যভার গ্রহণ আপনারই সম্চিত হইতেছে। কেহ একটি বৃক্ষ রোপণ ও যমের সহিত পোষণ করিজে লাগিল; উহার স্কাধ্ ও শাখাপ্রশাখাসকল বিস্তীর্ণ এবং উহা থবাকার প্রাধের একান্ত দ্রারোহ হইয়া উঠিল; এক্ষণে ঐ বৃক্ষ প্রিপত হইয়া যদি ফল প্রসব না করে, তবে যে ব্যক্তি রোপণ করিয়াছিল, তাহার কির্পে সন্তোষলাভ হইবে? আর্য! এই দৃষ্টান্ত আপনারই নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল। দেখ্ন, আপনি আমাদের রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রেত ভ্তা, পালন করিবার প্রকৃত সময়ে আপুনি যখন উদাসীনা অবলম্বন করিয়াছেন, তথন পিতার সমস্ত দ্রিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? অতঃপর নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রথর স্বর্ধের ন্যার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শন কর্ন; মত্ত ম্যতংগসকল আপনার অনুগমনার্থ আনন্দনাদ পরিত্যাগ কর্ক, এবং অনতঃপ্রের মহিলারাও ধারপরনাই আহ্মাদিত হউন। ভরত এইর্প কহিবামাশ্র তংকালে তত্ত্য সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সাধ্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন স্থাীর রাম প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বংসু! জীব অস্বতন্ত্র, সে স্বেচ্ছান,সারে কোন কার্য করিতে পারে না, এই কারণে কৃতাশ্ত ইহকাল ও পরকালে তাহ্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সম্যুদর বস্তুর নাশ আছে, উন্নতির পতন আছে। সংযোগের বিরোগ ও জীবনেরও মৃত্যু আছে। যেমন স্কুপঞ্চ ফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভর নাই, তন্ত্রপ মৃত্যু ব্যতীত মন্ব্রের আর কোনও আশব্দা দেখি না। বেমন দ্টুস্তম্ভলম্বিত গৃহ জীর্ণ হইলেই ভঙ্গপ্রবণ হয়, তদুপে মন্ত্র জরাম্ভাবশে অবসল হইয়া পড়ে। যে রাচি অতিক্রান্ত হইল, তাহা আর প্রতিনিব্ত হইবে না; যম্নার স্লোত প্রণ সম্দ্রে বাইতেছে, তাহাও আর ফিরিবে না। বেমন গ্রীম্মের উত্তাপ জলাশয়ের জলশোষ করে, সেইরপে গমনশীল অহোরাত্ত মনুষ্ঠের আরুক্তৃয় করিতেছে। তুমি এক প্থানেই থাক, বা ইতস্ততঃ পর্যটন কর, তোমকে স্থায়, ক্রম্শঃ হ্রাস হইয়া শানেহ খাক, বা হত্তত প্রধান কর, তোমার ক্রায়, ক্রমণঃ হ্রাস হইরা আসিতেছে। স্তরাং তুমি আপনার অন্শোচন কর, অন্যের চিন্তায় তোমার কি হইবে? মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে এবং তোমারই সহিত বহু পথ সাজিল্লমণ করিয়া প্রতিনিব্ত হইতেছে। জ্রানিবন্ধন দেহে বলী দৃষ্ট হইল, ক্রেমণালা শ্রু হইরা গেল, এবং প্রবৃষ্ঠ জার্ণ হইরা পড়িল, বল দেখি, বি স্পারে এইসকল নিবারিত হইবে? মন্য্যু স্থোদরে আনন্দিত হয়, রক্ষ্মির্মাসমে প্রেক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার যে আয়্কর হইল, তাহা কি ব্লিক অভ্যত হ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ঋতুপরিবর্তে যে তাহার আহ্রেছ আহ্রেছ হটল তাহা যে জ্বানিতে প্রতিল লা। বখন সম্প্রে ক্রেছ্ ঋতুপরিবর্তে যে তাহার আহ্রেছ হটল তাহা যে জ্বানিতে প্রতিল লা। ব্রুষ্ট ব্রুষ্ট ক্রেছ অভ্যানিতে যে তাহার আয়,ক্ষয় হইল, তাহা সে জানিতে পারিল না। যেমন মহাসম্দ্রে কান্ডে কান্ডে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে, ধনজন, স্মীপত্তের বিষয়ও সেইর্প জানিবে। এই জীবলোকে জন্মমৃত্যশৃংখল অতিভ্রম করা অসম্ভব, স্বতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিজেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন একজন পথিক আর একজনকে অশ্রে যাইতে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইর্প প্রপ্রুষেরা যে পথে গিয়াছেন সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম দৃঃসাধ্য, তখন মৃত লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত হয়? জলপ্রবাহের ন্যায় যাহার প্রত্যাবৃত্তি নাই, সেই বয়সের হ্রাস দেখিয়া আপনাকে স্বে-সাধন ধর্মে নিয়োগ করা শ্রেয় হইতেছে, কারণ সৃথই সকলের লক্ষ্য। বংস! সেই সক্জন প্রিজত ধর্মপরায়ণ পিতা বজ্ঞান,ন্ঠানবলে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না। তিনি জীর্ণ মন্যাদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক-বিহারিণী দৈবী সম্দিধ অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উল্দেশে শোক করা তোমার বা আমার তুলা জ্ঞানী বৃদ্ধিমানের সঞ্চাত হইতেছে না; সকল অবস্থাতেই শোক বিলাপ ও রোদন পরিভাগে করা স্থীর লোকের কর্তব্য। অতঃপর তুমি পিতৃবিয়োগ-দুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর; পিতা তোমাকে এইর পই অনুমতি করিয়াছেন। আর আমি রথায় যে কার্যে

নিষ্ক হইয়ছি তথায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব। তিনি আমাদের পিতা ও বন্ধ, তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা আমার শ্রেয় হইতেছে না. তাঁহাকে সম্মান করা তোমারও উচিত। দেখ, বিনি পারলৌকিক শৃভ সণ্ডয়ে অভিলাষ করেন, গ্রুলোকের বশীভ্ত হওয়া তাঁহার বিধেয়। বংস। পিতা স্বকর্ম প্রভাবে সন্গতিলাভ করিয়াছেন, তুমি তাস্বিধয়ে স্পিরায়ণ রাম ভরতকে এই বলিয়া ত্ষশিভাব অবলম্বন করিলেন।

**দড়বিকশতভয় সর্গাঃ** অনন্তর ভরত কহিলেন, আর্যা: আপনি যের্প, এই জীবলোকে এপ্রকার আর কৈ আছে? দর্ভা অ্যাপনাকে ব্যাথিত এবং সূত্র্যও প্রকাকিত করিতে পারে না। আপনি বৃন্ধগণের নিদর্শনম্থল হইলেও ধর্মসংশয়ে উ'হাদের পরামশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যু এবং সং ও অসং উভয়ই সমান: যখন আপান এইর প ব্যাশ্ব ধারণ করিতেছেন, তখন আপনার আর পরিত্যপের বিষয় কি? বলিতে কি. যিনি আপনার ন্যায় সপ্রপঞ্চ আপ্নার আর পারতাপের বিধর কি? বালতে কি, বিনান আপনার ন্যায় সপ্রপণ্ড আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, বিপদ উপস্থিত হইলেক তুইহাকে বিষয় হইতে হয় না। আপনি দেবপ্রভাব সর্বদশী সতাপ্রতিজ্ঞ ও কিছে; জীবের উৎপত্তি-বিনাশ আপনার অবিদিত নাই: স্তরাং দ্বিষহ দুঃখ ত্রাদ্শ ব্যক্তিকে কির্পে অভিভ্ত করিবে? আর্য! আমি যখন প্রবাদে ছিলাম ঐ সময় ক্রাণ্ডারা জননী আমার জান্তরেও লহে। একণে প্রসম হউন, আমি কেবল ধর্মান,রেছির সদ্শ অপরাধেও ঐ পাপীয়সীর প্রাণদশ্ভ করিলাম না। প্র্ণ্ডশীল গ্রাজ্য দির্ঘ্থ হইতে জন্মগ্রহণ এবং ধর্মাধর্ম অনুধাবন করিয়া কির্পে গহিত অহিছি করিব? আর্য! মহারাজ আমাদের গার্ পিতা ও দেবতা, কেবল এইসকল কারণে একণে আমি তাহার নিন্দা করিলাম না, কিন্ত যে ব্যক্তি ধর্মের মর্মন্তি স্থান হিতকামনায় এইবাপ কামপ্রধান পাপকর্ম কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মের মুমুদ্ধি স্ত্রীর হিতকামন্যর এইরূপ কামপ্রধান পাপকর্ম করা কি তাঁহার উচিত? প্রসিদ্ধি আছে যে, আসমকালে লোকের বৃদ্ধি-বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, মহারাজের এই বাবহারে এঞ্চণে তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস ইইতেছে। যাহাই হউক, ক্লোধ মোহ ও অবিম্যাকারিতা নিবন্ধন তাঁহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, শভে সংসাধনোন্দেশে আপনি তাহার প্রতিবিধান কর্ন। পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই পূত্রের নাম অপতা, এই বাক্য সার্থক হউক। পিতার দূর্ব্যবহার অনুমোদন করা আপনার উচিত নহে: ডিনি যে কার্য করিয়াছেন, তাহা নিতাল্ড ধর্মবহিভত্তি ও একাল্ডই গহিত। এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি সকলকে পরিগ্রাণ করুন। কোথায় অরণা, কোথায় বা ক্ষত্রিয় ধর্ম, কোথায় জটা, কোথায় বা রাজ্যশাসন, এইর,প বিসদৃশ কার্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত হইতেছে না। প্রক্রাপালন ক্ষরিয়ের প্রধান ধর্ম, কোনা ক্ষরিয়াধম এই প্রত্যক্ষ ধর্মে উপেক্ষা করিয়া সংশ্বাস্থক ক্রেশদায়ক বার্ধক্য ধর্ম আচরণ করিবে? যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম আপনার এতই অভিমত হইয়া থাকে, আপনি ধর্মান,সাবে বর্ণচতুষ্টরকে পালন করিয়া ক্রেশ ভোগ কবুন। ধার্মিকেরা কহেন যে, চার আশ্রমের মধ্যে গাহস্থ্যি সর্বোংকৃষ্ট, আপনি কি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছেন? আর্য! আমি বিদ্যায় আপন্যর নিকট বালক, এবং জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদায়ানে রাজ্যপালন করা আমার

কৈর্পে সম্ভব হইবে? আমি ব্দিংহীন, আপনার সাহাব্য ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধ্বর্গের সহিত সমগ্র প্থিবী শাসন কর্ন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রবিং ঋদিকেরা প্রকৃতিগণের সহিত এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেকান্তে আপনি অধােধ্যায় গমনপ্র্বক তিদশাধিপতি ইন্দের নায় বাহ্বলে প্রতিপক্ষদিগকে পরাভ্ত করিয়া রাজ্যরক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। দৈব পৈত্র প্রভৃতি তিন ঝণ হইতে আজ্মােচন, শত্র্বর্গের দ্ঃখবর্ধন্ ও স্হ্দগণের স্থসাধনপ্রক আমাকে শাসন কর্ন। এবং আমার জননী কৈকেয়ীর কলঙক দ্র করিয়া প্রভাগাদ পিতা দশর্থকে পাপ হইতে রক্ষা কর্ন। আমি আপনার চরণে প্রনিপাতপ্রক বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভ্তের প্রতি কৃপা করিতেছেন, ভদুপে আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ কর্ন। যদি আপনি আমার অন্রোধ না রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমিও আপনার সমাভব্যাহারে গমন করিব।

ভরত প্রণিপাতপূর্বক এইর্প প্রার্থনা করিলে রাম তাল্ববরে কিছ্তেই সম্মত হইলেন না। তখন তত্ততা সকলে তাঁহার পিতৃ-আজ্ঞা পালনে দ্যুতর অন্রাগ ও অল্ভ্ত শৈথর্য দর্শনে করিয়া, ব্গপৎ হর্ব ও বিষাদ প্রাণ্ড হইল; অপানির রক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া হর্ব এবং বিশিষ্টগমনে অসম্মতি দেখিয়া বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর প্রবাসী, খাতি ও কুলপতিগণ এবং রাজ-মহিষীয়া বাদ্পাকুললোচনে ভরতের ভ্রমী প্রশংসা করিলেন এবং রামকে প্রতিগমনের নিমিত্ত বারংবার অন্রোধ ক্রিম্ক লাগিলেন।

সম্তাধিকশততম সগাঁ॥ তখন বাল কহিলেন, ভরত! তুমি রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিরাছ, এক্ষণে ভূতি কহিলে তাহা তোমার সম্চিত হইতেছে। কিন্তু দেখ, পূর্বে পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণকালে কেক্য়রাজকে প্রতিজ্ঞাপ্রেক কহিয়াছিলেন, রাজন্ ! তোমার এই কন্যাতে যে পত্রে উৎপল্ল হইবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অপণি করিব। অনন্তর দেবাসরে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি তোমার জননীর শুদ্রায়ায় সম্ভূষ্ট হইরা দুইটি বর অঞ্চাকার করেন। তদন্সারে তোমার জননী তোমার রাজ্য ও আমার বন এই দুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তাম্বেষয়ে সম্মত হন, এবং আমাকে চতুর্দশ বংসরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তাঁহার সত্য পালনার্থ জানকী ও লক্ষ্যণের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি, তুমিও পিতার নিদেশে এবং তাঁহারই সতা রক্ষার উন্দেশে অবিলন্দের রাজ্য গ্রহণ কর। বংস! আমার প্রীতির জন্য মহারাজকে খণমূল্ভ করা এবং দেবী কৈকেরীকে অভিনন্দন করা তোমার উচিত হইতেছে : দেখ, গয়া প্রদেশে মহাস্থা গয় বজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রীতিকামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, "যিনি প্রং নামে নরক হইতে পিতাকে পরিতাণ করেন, তিনি পুত্র এবং যিনি তাঁহাকে সকলপ্রকার সধ্কট হইতে রক্ষা করেন, তিনিও পুত্র। জ্ঞানী গুণবান বহুপুত্রের কামনা করা কর্তব্য, কারণ ঐ সমন্টির মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়া যাত্রা করিতে পারে।" ভরত! পূর্বতন রাজিযিগণের এইর্পই বিশ্বাস ছিল। অতএব তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক ইইতে রক্ষা কর, এবং অযোধ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণগণ ও শন্তুছোর সহিত প্রজারপ্তনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর আমায়ও অবিলম্বে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দ'ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

ভাই! তুমি মন্ধ্যের রাজা হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধিরাজ হইয়া থাকিব; তুমি আজ হৃষ্টাচন্তে মহানগরে গমন কর, আমিও প্লেকিডমনে দশ্ডকারণ্যে বাতা করিব; শেকভছত আতপ নিবারণপূর্বক তোমার মস্তকে শীতল ছারা প্রদান কর্ক, আমিও এই সকল বন্য ব্যক্ষের তদপেক্ষাও শীতল ছারা আশ্রয় করিব; ধীমান শত্যো ভোমার সহার, লক্ষ্যণও আমার প্রধান মিত। এক্ষণে আইস, আমরা চারি জনে মিলিরা এইর্পে পিত্সত্য পালনে প্রবৃত্ত হই।



জন্টাধিকশতভম কর্মা অনন্তর জাবালি কহিলেন, রাম! তুমি অতি স্ববোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বৃদ্ধি বেন অন্থাদিশিনী না হয়! দেখ, কে কাহার বন্ধ;? কোন্ ব্যক্তিরই বা কোন্ সন্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী ক্ষনমগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনন্ট হয়। অতএব মাতা পিতা বলিয়া যাহার স্মেহাসন্তি হইয়া থাকে, সে উষ্মন্ত। যেমন কোন ক্রিড় প্রবাসে গমন করিবার কালে গ্রামের বহিদেনে বাস করে, আবার পর্রাদ্ধ ক্রেই আবাস-সম্বন্ধ পরিত্যাগ-পর্বক প্রদান করিয়া থাকে, পিতা মাতা, গৃহ প্রথম তদ্রপ্রই জানিবে; সক্জনেরা কোনও মতে উহাতে আসম্ভ হন না। সক্রেমি পিতার অনুরোধে পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দ্বংখজনক দ্বর্গম কুক্টিপর্ণ অরণা আগ্রয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। একণে ত্রিমির্সমন্থ অবোধ্যায় প্রতিগমন কর; সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রকাশ করিতেছেন। ত্রিম তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলাকে স্বর্গমন্ত ইন্সেরাজ ইন্দের ন্যায় পরমস্থা বিহার করিবে। দশর্প তোমার কেহ নহেনি ত্রমিও তাঁহার কেহ নও, তিনি অন্য, ত্রমিও অন্য, স্তরাং আমি বের প কহিতেছি তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। দেখ, জন্মবিষয়ে পিতা নিমিত্তমার বলিরা নিদিশ্ট হন, বস্তুতঃ মাতা ঋতুকালে গভে যে শা্ক্রশোণিত ধারণ করেন, তাহাই জীবোৎপত্তির উপাদান। একণে রাজা দশরও ফেথানে যাইবার গিরাছেন, ইহাই মন্যোর স্বভাব। কিন্তু বংস! তুমি স্বব্লিখদোধে বৃথা নন্ট হইতেছ। বাহারা প্রত্যক্ষসিম্প প্রেরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাণ্ড হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অপ্টকা শ্রাম্থ করিয়া খাকে। দেখ, ইহাতে কেবল অল অনর্থক নন্ট করা হর কারণ কে কোথার শ্বনিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর ভূশ্তিলাভ হইবে? কথনই না। যে-সমস্ত শাস্ত্রে দেবপ্জা, বজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভূতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেইসকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। অভএব, রাম! পরলোকসাধন ধর্মানামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বৃদ্ধি উপ<sup>্র</sup>থত হউক। তুমি প্রতাক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অনন্সাধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অন্রোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত ব্দিধর অন্সরণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।

নবাধিকশতভ্য সর্গা। জাবালির এই কথা শ**্**নিয়া রামের কিছু,মার ভাব-বৈপরীতা ঘটিল না, তিনি তখন ধর্মবিশিষ অবলম্বনপূর্বক কহিতে লাগিলেন. তপোধন! আপনি আমার হিতকামনায় এক্ষণে যাহা কহিলেন, তাহা বস্তুতঃ অকার্য, কিন্তু কর্তব্যবং প্রতীয়মান হইতেছে, কন্তুভঃই অপথ্য, কিন্তু পঞ্জের ন্যায় সপ্রমাণ হইতেছে। যে প্রেষ পামর ও বিপথগামী এবং যে জনসমাজে শাদ্রবির ২ মত প্রচার করিয়া থাকে, সে সাধুলোকের নিকট কথনই সম্মান পায় না। উচ্চ কি নীচবংশীয়, বীর কি পোর্যাভিমানী, শুচি কি অপবিত্র. চরিত্রই তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। এক্ষণে আপনি ষেরূপ কহিলেন, তদনুরূপ আচরণ করিলে নানা অনর্থ ঘটিবে। আপনার মত অত্যন্ত অপ্রশস্ত। ইহার বলে লোক কার্যতঃ অনার্য হইলেও বেন ভদু, কদাচার হইলেও বেন শু-ধ-স্বভাব এবং দুর্দর্শন হইলেও যেন লক্ষণাক্তান্ত বলিয়া আপনাকে অনুমান করিয়া থাকে। আমি যদি এইর্প লোকদ্বণ অধর্মকে ধর্মবেশে গ্রহণ করি এবং প্রকৃত শ্রেয় পরিত্যাগপ্র্বক অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বিজের নিকট অনাদৃত ও কুলাচার হইতে পরিপ্রণ্ট হইব। প্রতিজ্ঞালব্যন জন্য উৎকৃষ্ট গতি লাভের আর প্রত্যাশ্য থাকিবে না এবং প্রকৃতিরাও আমায় ধর্ম-বিশ্ববকারী ও স্বেচ্ছাচারী দেখিয়া, আমার অন্করণ করিব, করেব রাজার যেরপে আচার, প্রজার তদুপই হইরা থাকে। অত্পতি উপোধন! আপনি যেরপ

কহিলেন, তাহা কোনও মতে প্রতিকর বোধ হতুক্তছে না।

দেখন, অনাদি শাক্তাসিম্প দয়াপ্রধান স্কর্জের করংসতা, এই নিমিত্ত লোকে
রাজাকে সতাস্বর্প বলিয়া নির্দেশ করিলা থাকে। সতোর প্রভাব অতি চমংকার,
সমসত লোক সতো বিধৃত রহিশ্বিক, দেবতা ও শ্বিগণ সতোরই সবিশেষ
সমাদর করেন, সভাবাদীর বৃদ্ধিকি লাভ হয়, সত্যানিষ্ঠ ধর্ম সকলের ম্ল,
সত্য ঈশ্বর, সতো ধর্ম প্রতিক্তিত আছেন, সকল বিষয়ই সতামলেক এবং সত্য
অপেক্ষা পরম পদ আর কিছাই নাই। দান বন্ধ হোম ও তপঃপ্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যকে আশ্রর করিয়া আছে। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ, তাঁহাকেই ভূমি যশ ও কীতি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অতএব সত্যপর হওয়া সর্বতোভাবেই কর্তব্য। ক্ষ্দ্র নীচাশয় নৃশংস ল্বন্থ পামরেরা যাহার সেবা করে, আমি অতঃপর সেই নামমার ধর্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ করিব। কর্মপাতক তিন প্রকার—কায়িক. বাচিক ও মানসিক: ক্ষান্তরবৃত্তি সামান্যতঃ দেহসাধ্য হইলেও নিজের চিন্তা ও অন্যের সহিত পরামর্শ এই সম্বন্ধে অপর দুই পাতকেরও অন্তর্গত হইতেছে। একজনই কুল রক্ষা করে, একজনই নরকম্থ হয় এবং একজনেই দেবলোকে আদৃত হইয়া থাকে; এইরূপ ব্যবস্থাসন্তে, আমার সত্যসম্থ পিতা, গ্রিসত্যে বন্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ আমার যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কেন তাহা অবহেলা করিব? আমি তাঁহার নিকট সত্যে প্রতিশ্রুত আছি, এক্ষণে ক্রোধ লোভ মোহ বা জ্ঞানতাবশতঃই হউক, কোনমতে গ্রেলাকের সতাদেত ভেদ করিব না। যে ব্যক্তি অসত্যপ্রতিজ্ঞ ও অম্থিরমতি, শ্রনিয়াছি তাহার নিকট দেবতা ও পিড়লোক কিছুই গ্রহণ করেন না। এই আধ্যান্থিক সত্যপালনধর্ম সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সাধুলোকেরা ইহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁশ্বষয়ে এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে আপনি সবিশেষ অবধারণ ও হেত্বাদ প্রদর্শন-পূর্বক আমায় যে কথা কহিলেন, তাহা নিতাল্ড গহিতি বোধ হইতেছে। আমি পিতার অস্ত্রে অপ্পীকার করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি, সূতরাং ভরতের

কথার কির্পে সম্মত হইব। আরও আমি সত্যে বন্ধ হইরাছি বলিয়া কৈকেরী অত্যন্ত সন্তৃষ্ট হইরাছিলেন, এক্ষণে কির্পেই বা তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন ক্রিব। অতএব অতঃপর আমাকে শ্রন্থাবান শ্রন্থসত্ত ও মিতাহারী হইরা ফলম্লে দেবতা ও পিতৃলোকের তৃণ্ডিসাধনপূর্বক লোকষারা নির্বাহ করিতে হইবে। এই কর্মভ্মিতে আসিয়া বাহা শৃভ তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। অণ্নি বায়, ও সামে ই হারা শৃভ কর্মের প্রভাবে স্ব-স্ব পদ প্রাণ্ড হইরাছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শতসংখ্য করে আহরণপূর্বক দেবলোক লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণও তপস্যার বলে উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন।

তপোধন! সত্য, ধর্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেবপ্জা ও অতিথিসংকার এইসকল স্বর্গের পথ, রান্ধাপেরা ঐগ্লিকে ম্খ্যফলপ্রদ বলিয়া প্রবণ
এবং তর্ক বারা সমাক অবধারণ করিয়া যথাবিহিত ধর্মাচয়পপ্রেক, উৎকৃষ্ট
লোক আকাক্ষা করিয়া থাকেন। আপনার ব্লিখ বেদবিরোধিনী, আপনি ধর্মপ্রষণ
নাস্তিক, আমার পিতা বে আপনাকে বাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার
এই কার্যকে যথোচিত নিন্দা করি। যেমন বোল্খ তস্করের ন্যায় দশ্ডাহ্র,
নাস্তিককেও তদুপ দশ্ড করিতে হইবে, অতএব বাহাকে বেদবহিল্কৃত বলিয়া
পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের করিহত সল্ভাষণও করিবেন
না। আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রাক্ষণেরা নিক্কাম হিল্পি সাভকার্য সাধন করিয়াছেন,
এবং এখনও অনেকে অহিংসা, তপ ও যহিসের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।
ফলতঃ যাঁহারা ধর্ম পরায়ণ, দানশীল, অনিক্ষিক ও পবির সেইসকল মহর্ষিরাই
লোকে প্রেনীয় হইয়া থাকেন।

লোকে প্রনীয় হইয়া থাকেন।
রাম রোষভরে এইরপে বাকা বিশ্বাসি করিলে জাবালি বিশ্ববিচনে কহিলেন,
রাম! আমি নাম্তিক নহি, নাম্ভিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক
প্রভাতি যে কিছুই নাই, তাতি নহে। আমি সময় ব্রিয়া আম্তিক হই, আবার
অবসরক্রমে নাম্তিক হইয়া বাকি। যে কালে নাম্তিক হওয়া আবশাক, সেই কাল
উপস্থিত, এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত ঐর্প কহিলাম
এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহার প্রতাহার করিয়া লইলাম।

দশাধিকশততম লগা। অনন্তর মহার্ষা বাশিন্ঠ রামকে জোধাবিন্ট দেখিয়া কহিলেন, বংস! জাবালি লোকের গতাগতির বিষয় সমাক্ জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তোমাকে প্রতিনিব্ত করিবার নিমিত্ত ইনি ঐর্প কহিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আমি লোকোংপত্তির বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অত্যে সম্দরই জলময় ছিল, ঐ জলমধ্যে এই প্রিবী নিমিত হয়। পরে স্বয়ন্ত্ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং ব্রাহর্প পরিগ্রহ করিয়া, জল হইতে বস্থারাকে উন্ধারপর্বিক প্রজাগণের সহিত সমন্ত চরাচর স্থিট করিতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মা স্বয়ং ঈন্বর হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্য ও অবিনাশী। ই'হা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যুপ জন্মেন। কশ্যুপের আত্মজ বিবন্ধ। বিবন্ধং হইতে মন্ উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মন্ই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মন্র প্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু পিতা হইতে সমন্ত প্রিবী অধিকার করেন। ইনিই অযোধ্যার আদি রাজ্য। ইক্ষ্বাকুর কৃক্ষি নামে এক প্র জন্মে। কুক্ষির প্র বিকৃক্ষি, বিকৃক্ষির প্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের প্র মহাতপা



তেজদবী অনরণ্য, ই'হার শাসনকালে অনাব্লি কি কুলি ক কিছুই হয় নাই, এবং তদকরের নামও ছিল না। অনরণ্যের প্রে শ্রু, পৃথ্র প্রে তিশংকু; ইনি দ্বীয় সত্যের বলে সশরীরে দ্বগলাভ করেন। মহারাজ তিশংকুর ধ্নধ্মার নামে এক প্র জলেম। ধ্নধ্মারের প্রে মহারাথ য্বনাশ্ব, য্বনালেবর প্র মাধাতা। মান্ধাতার প্র স্মানিষ্ধ, ক্রিটার দ্বই প্র প্রকাশ্ধ ও প্রসেনজিং। তন্মধ্যে প্রকাশ্ধ হইতে যাদ্ধা করেত উৎপল হন। ভরতের প্র মহাতেজা অসিত। হৈহয় তালজংঘ ও শ্রেকিদ্র, ইহারা এই অসিতের প্রতিপক্ষ হইয়াছিল। দ্বল অসিত ইহাদিগের সভিত যাভেগ প্রবৃত্ত হন এবং ঐ ফ্লেশ পরাভ্ত ও রাজ্যচন্যত হইয়া মহিষীদ্বদ্ধের সহিত হিমাচলে গমনপ্রেক মানবলীলা সংবরণ করেন। এইর্প প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্য ছিলেন। ই'হাদিগের মধ্যে একজন অপর্যাটর গর্ভা নন্ট করিবার নিমিন্ত ভক্ষ্য দ্বেয় বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় হিমাচলে ভ্গনেশন ভগবান্ চাবন বাস করিতেন। রাজমহিষী কালিশী সপত্নীর অত্যাচারে বংপরোনাশ্তি ভীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন করেন। তথন মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া ভাঁহার প্রেরাংপত্তির উন্দেশে কহিয়াছিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক প্রবলপরাক্রম প্রে অচিরাং গরলের সহিত জন্মিধেন এবং তাঁহা হইতেই বংশরক্ষা হইবে।

অনশ্তর কালিন্দী ভগবান চাবনকৈ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গ্রে প্রতিনিব্রত্ত হইলেন। অচিরকালমধ্যে তাঁহার গর্ভে পদ্মপলাশলোচন পদ্মকোষসদৃশপ্রভ এক প্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভাবিনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, প্রে ভ্রিফ ইইবার কালে তাহাও নিগতি হয়, এই কারণে উ'হার নাম সগর হইল। ইনিই দীক্ষিত হইয়া সকলের মনে ভয় উৎপাদনপ্র্বক সাগর খনন করেন। ই'হার প্রে অসমগ্র। অসমগ্র অতি পাপান্ধা ছিলেন, এই নিমিত্ত ই'হার পিতা জীবন্দশাতেই ই'হাকে নগর হইতে নিৎকাশিত করিয়া

দেন। অসমগ্র হইতে অংশ্যান উৎপন্ন হন। অংশ্যানের পাত দিলীপ, দিলীপের পাত ভগীরথ, ভগীরথের পাত ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘা জন্মগ্রহণ করেন। রঘার পাত তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইংহার অপর নাম কন্মাষপাদ। ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। প্রবৃদ্ধের পাত শত্থান। শত্থানের পাত মানুন মর্র পাত প্রশালির পাত আন্নবর্ণ, আন্নবর্ণের পাত শালিগ, শালিগের পাত মরা, মর্র পাত প্রশালিক, পাত অন্বরীষ। অন্বরীষ হইতে নহ্ষ উৎপন্ন হন। নহাষের পাত যালি, যাতির পাত নাভাগ, নাভাগের পাত অজন পাত দশরথ। রাম! তুমি সেই রাজা দশরথেরই জ্যোন্ঠ পাত, অতএব এক্ষণে রাজাল্লহণ এবং রাজান্য সমাদের পর্য বেক্ষণ কর। ইক্ষাকুবংশীর্ষদিগের মধ্যে সর্বজ্যেন্ঠই রাজা হন, জ্যোন্ঠ সত্ত্বে কনিন্ঠ কথন সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারেন না, এই চিরপ্রচলিত বংশাচার পরিহার করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। তুমি রাজা দশরথের ন্যায় ধনরক্ষপ্রক্র রাজীবহাল প্রিথিক শাসন কর।

একাদশাধিকশততম সগা ॥ বাশন্ত পনেবার কহিলেন, বংস! আচার্য, পিতা ও মাতা, প্থিবীতে এই তিন জন গ্রে। পিতা ক্রেদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি গ্রে, এবং আচার্য জ্ঞান প্রদান করেন, এই সারণে তাঁহাকেও গ্রে, বলা বায়। রাম! আমি তোমার পিতার ও তেমির আচার্য, আমার কথা রক্ষা করিলে সম্পতিলাভ হইবে। এই তোমার ক্রিকাসাধন এই সকল বন্ধ্বান্ধব, এবং এই সমস্ত অধীন রাজা, ইহাদিগের সক্ষাসাধন করিলে সদ্গতিলাভ হইবে। তোমার জননী কৌশল্যা ধর্মশীলাই ক্রিকাসাধন করিলে সদ্গতিলাভ হইবে। তোমার জননী কৌশল্যা ধর্মশীলাই ক্রিকাসাধন করিতেছেন, ইহাকে উপেক্ষা করাও সংগত হইতেছে না

রাম মহর্ষি বশিতে বৈ এই মধ্র বাক্য প্রবণপ্রেক কহিলেন, তপোধন মাতাপিতা সাধ্যান্সারে দ্বাধাদি দান করেন, নিদ্রা আহরণ ও অংগ মার্জন করিয়া দেন, এবং প্রিয়োজি প্রয়োগ ও ক্রীড়ার নিয়োগ করিয়া থাকেন। এইর্পে তাঁহারা নিরণ্ডর সম্ভানের যে উপকার সাধন করেন, তাহার প্রতিশোধ কর। অত্যান্ড স্কৃতিন। স্ভ্রাং আমার জনিয়তা পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না।

তখন ভরত নিতালত বিমনা হইয়া সন্নিহিত স্মন্তকে কহিলেন, স্মন্ত! তুমি শীঘ্র এই প্রানে কুশাসন আদতীর্ণ করিয়া দেও, যাবং আর্য রাম প্রসন্থ না হন, তদব্যি আমি ই'হার উন্দেশে প্রত্যুপবেশন করিব। উত্তমর্ণ রাহ্মণ যেমন স্ব্যন গ্রহণের নিমিত্ত অধমর্শের ভ্রাররোধ করে, তদ্র্শ আমি সর্বাণ্য অবগ্রনিষ্ঠত করিয়া যতক্ষণ না ইনি প্রতিগমন করিবেন, অনাহারে এই পর্ণকুটীরের সম্মন্থে শর্মন করিয়া থাকিব।

স্মন্ত আদিন্ট হইলেও রামের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তন্দর্শনে ভরত স্বয়ংই কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন রাম কহিলেন, বংস! আমি এমন কি করিতেছি বে, তুমি আমার জন্য প্রতাপবেশন করিলে? দেখ, এইর্প বিধি ব্রাহ্মণেরই বিহিত হইয়াছে, ক্ষতিয়ের ইহাতে অধিকার নাই। অতএব তুমি এক্ষণে এই দার্ণ রত পরিত্যাগপ্রেক গাতোখান করিয়া মহানগরী অবোধ্যায় গমন কর।

অনশ্তর ভরত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক গ্রাম ও নগরের অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য আর্যকে কিছু বলিতেছ না? উহারা কহিল, আপনি ই'হাকে যাহা কহিলেন, ভাহা কোন অংশে অসশ্যত নহে। আর এই মহান্ভবও যে পিতৃ-আজ্ঞা পালনে নির্বাধ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাও অন্যায় হইতেছে না। এই কারণে আমরা এই বিষয়ে নির্ভর হইয়া আছি। তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি ত এই সকল সাধ্দদর্শী সূহ্দের কথা শ্নিলে? এক্ষণে ই'হারা উভর পক্ষ আশ্রয় করিয়া যের্প আত্মমত কল্প করিলেন, তুমি তাহা সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ, এবং গাক্রোখানপূর্বক আমার অঞ্চা লপ্যা করিয়া আচমন কর।

তখন ভরত ভ্মিশ্যা ইইতে উখান ও আচমন করিয়া কহিলেন, সভাগণ! শ্রবণ কর, মন্ত্রিকা! তোমরাও শ্ন, আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও অসং অভিসন্ধি সাধনের পরামর্শ দিই নাই, এবং ধর্মপরারণ রাম যে অরণ্য আশ্রয় করিবেন, তাহাও জানিতাম না। এক্ষণে পিতার বাঝ্যপালন এবং এইর্পে কাল্যাপন যদি ই'হার অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধির্পে চতুর্দশ বংসর বনবাসী হইয়া থাকিব।

ভরত এইর্প বলিলে রাম নিতান্ত বিদ্যিত হৈছেন এবং গ্রাম ও নগরের সকল লোককে অবলোকনপূর্বক কহিলেন, দেতি পতা জাবন্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বন্ধকন্বর্প অপণ করিয়াছেন তাহার অপলাপ করা আমার বা ভরতের উচিত হইতেছে না। স্তরাং ক্রেক্টে অরণাবাস বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ আমার পক্ষে অত্যত অপযশের হইকে দেবা কৈকেয়া বাহা কহিয়াছেন, তাহা সন্পূর্ণ সংগত এবং পিতা যের কিলা আচরণ করিয়াছেন, তাহাও ন্যায়োপেত হইতেছে। আমি ভরতকে জ্বার্কি, হান ক্রমান্ত্রীল ও গ্রেক্তনের মর্যাদারক্ষক ই'হার কোন অংশে কিছুই বিশ্বীয় নহে। আমি বন হইতে প্রতিগমন করিলে ই'হারই সহিত প্রথিবীর রাজা হইব। ভাই ভরত! কৈকেয়ী আমার যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদন্র্প কার্য করিয়াছি, এক্ষণে তুমিও পিতাকে প্রতিজ্ঞাধণ হইতে মৃত্ত কর।

বাদশাধিকশততম সার্গ। রাম ও ভরত এইর্প কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দেবর্ষি রাজ্যি ও গন্ধর্বগণ তথার আগমন করিয়া প্রচ্ছরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। উত্যারা ঐ উভয় দ্রাতার সমাগম দশনে ষংপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া উত্যাদের যথেন্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, এই দ্ই ধর্মবার ষাঁহার পরে তিনিই ধনা। ইত্যাদের বাক্যালাপ শর্নিয়া অদা আমরা সবিশেষ প্রতি হইলাম। অনন্তর তাঁহারা মনে মনে রাবণের নিধনকামনা করিয়া ভরতকে কহিলেন, বার! তুমি সংবংশোল্ভব বশক্ষী ও বিজ্ঞ। এক্ষণে যদি পিতার ম্বাপেক্ষা করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে রাম যাহা কহিতেছেন, তাহাতে সম্মত হও। ইনি সত্যপালনপূর্বক পিতৃয়ণ হইতে মৃক্ত হন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। ইনি প্রতিজ্ঞা করাতেই দশর্থ কৈকেয়ার নিকট অঞ্বণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া উত্যারা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে প্রিয়দর্শনে রাম প্রফ্লেমনে উত্যাদগকে বারংবার সাধ্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপ্টে স্থলিতবাক্যে সভরে কহিলেন, আর্য! আপনি আমাদিগের কুলক্রমান্র্প রাজধর্ম পর্যালোচনা করিয়া জননী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ন। আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পারিব না, এবং প্রজারঞ্জনও আমা হইতে হইবে না। কৃষিজ্ঞীবী মেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদুপে সমস্ত প্রকৃতি জ্ঞাতি ও বন্ধ্-বান্ধবেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আর্থান রাজ্য গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ কর্ন। আপনি বাহাকে অর্পণ করিবেন, সে অবশাই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।

নীরদশ্যাম পদ্মপলাশলোচন ভরত এই বলিয়া রামের পদতলে নিপাতিত হইলেন, এবং তাঁহার সালিধানে বারংবার ইহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তথন রাম তাঁহাকে অওক গ্রহণপার্থক কলহংসসদৃশ মধ্যর ব্বরে কহিলেন, বংস! যাহা শিক্ষাপ্রভাবোংপল ও ব্যাভাবিক, তোমার সেই ব্যাহ্ম উপন্থিত হইয়াছে। তুমি রাজ্যভারবহনেও সাহসী হইতেছ। এক্ষণে ব্যাহ্মমান মন্ত্রী ও স্হ্দগণের পরামর্শ লইয়া তংকার্যে প্রবৃত্ত হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং সাগরও হয়ত বেলাভ্মি লওমন করিবেন, কিন্তু আমি পিতৃসতা ব্যাহ্মনে কথনই বিরত হইব না। বংস! তোমার জননী তংসংক্রান্ত স্নেহ ব্যাহ্মনি ভারত করিতে হয়, তাহাই করিবে।

অনশ্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় বৃত্তি বি দ্বিতীয়া-চন্দের ন্যায় স্দেশনি রামের এইর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছলৈন, আর্য! এক্সপে আপনি পদতল হইতে এই কনকথটিত পাদ্কেরিল উল্মান্ত কর্ন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে। স্থাম রাম পাদ্কা উল্মান্ত করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপ্রতিরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদ্কাকে নিবেদনপ্র্বক জটাচীর ধারণ ও ফলম্ল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দশ বংসর নগরের বহিদেশে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস করিব। পশুদশ বংসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায় হৃতাশনে আত্মসমপূর্ণ করিতে হইবে।

রাম ভরতের কথার সম্মত ইইলেন এবং তাঁহাকে সম্নেহে আলিপান করিয়া কহিলেন, বংস! আমি ও জানকী আমরা তোমায় দিব্য দিতেছি, তুমি জননী কৌশল্যাকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি কদাচ রুষ্ট হইও না। এই বলিয়া তিনি সজল নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর স্শীল ভরত ঐ উল্জ্বল পাদ্কা এক মাতল্যের মুস্তকে অবস্থাপন-প্রেক রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন ধর্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম কুলগ্রে বশিষ্ঠকে ধর্মোচিত অর্চনা করিয়া অন্ক্রমে ভরত ও শর্মাকে এবং মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময় তদীর মাতৃগণের কণ্ঠ বাদপভরে অবর্থ ইইয়াছিল, তামবন্ধন তাঁহারা আর বাক্যুক্ত্রতি করিতে পারিলেন না! রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকৃটীরে প্রবেশ করিলেন।

চয়োদশাধিকশন্ততম সর্গান্ধ অনন্তর ভরত মালুকে রামের পাদ্র লইয়া
শন্বের্র সহিত রথারোহণপ্রক হুত্মনে ত্রিনা বাল্ল করিলেন। মহর্ষি
বিশিষ্ঠ, বামদেব ও জাবালি ই'হারা অল্ল করিলেন। উত্তরে মালুকিনী,
সকলে তথা হইতে প্রাভিম্খী হইকেই এবং গিরিবর চিত্রক্টকে প্রদক্ষিণ
করিয়া বিবিধ ধাতু অবলোকনপ্রক্তি হইল। ভরত তথার উপনীত হইয়া রথ
হইতে অবতরণপ্রক তাঁহাকে বিরা প্রণম করিলেন। তখন ভরণ্রাজ প্রতিমনে
জিজ্ঞাসিলেন, বংস! রামের মালুক তোমার ত সাক্ষাং হইয়াছিল? কার্ম ত সফল
হইয়াছে? ভরত কহিলেমা তপোধন! আমি ও বিশিষ্ঠদেব, আমরা রামকে
আনিবার নিমিন্ত বারংবার অন্রোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে সবিশেষ
সাক্ষা হইয়া বিশ্রুকে কহিলেন, পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার বাহা আদেশ
করিয়াছেন, আমি চতুর্দশ বংসর তাহাই পালন করিব। তখন গ্রের্দেব কহিলেন,
তবে তুমি এক্ষণে প্রসলমনে এই স্বর্ণোন্জনেল পাদ্রকার্গল অর্পণ কর, এবং
ইহা ন্বারা অযোধ্যায় যোগক্ষেকর হও। তাপস! রাম এইর্প অভিহিত হইবামান্ত প্রতিসা হইয়া রাজ্যের রক্ষাবিধানার্থ আমার পাদ্রকা প্রদান করিলেন।
আমি এক্ষণে তাহা লইয়া ভাঁহারই আদেশে অযোধ্যায় চলিয়াছি।

ভরশ্বাজ ভরতের মূখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বংস! তুমি অতি স্মালি ও সচ্চরিত্ত, রামও লোকের স্বভাব বিলক্ষণ ব্রিতে পারেন, তিনি বে তোমার প্রতি সম্বাবহার করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি, উৎস্থ জল ত নিম্নাভিম্মী হইয়াই থাকে। একণে বোধ হইতেছে, তোমার ন্যায় ধর্মবংসল প্রে বাহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই দশরথকে এককালে লাম্ভ করিতে পারে নাই।

অনন্তর ভরত মহার্ষ ভরদ্বাজকে কৃতাঞ্জলিপ্টে আমন্তণ, অভিবাদন, ও প্নেংপ্নঃ প্রদক্ষিণপ্রাক মনিত্যণের সহিত অযোধ্যাভিম্থে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যসকল হস্তাশ্বে রথে ও শকটে আরোহণপ্রাক নানা পথানে বিস্তীর্ণ হইয়া চলিল। সম্মুখে উমিমালিনী যম্না, উহারা ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া নিমাল-সলিলা জাহ্বীকে দেখিতে পাইল। তথন ভরত সসৈন্য

উহা পার হইয়া শৃঞ্চাবের প্রের প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে অযোধ্যাভি-মুখী হইলেন। যাইতে যাইতে অযোধ্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দৃঃখিত মনে স্মশ্রকে কহিলেন, স্মশ্র !দেখ, এই নগরী অত্যন্ত শোভাহীন হইয়া আছে, আজ ইহাতে আনন্দ নাই, কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতেছে না।

**চতুর্দ'শাধিকশতভম সর্গা।৷** এই বলিয়া ভরত রথের গম্ভীর রবে চারিদিক প্রতিধ<sub>ব</sub>নিত করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করি**লেন। দে**খিলেন, উহার ইতস্ততঃ বিড়াল ও উল্কেসকল সঞ্জণ করিতেছে, গৃহন্বারসম্বন্ধ অবর্শ্ধ, তিমিরাচ্ছ্য শর্বরীর ন্যায় যেন উহা প্রভাশন্যে হইয়া আছে। শশা কশ্রীলাঞ্চিতা রোহিণী উদিত রাহার উৎপাতে যের অশরণা হইয়াছেন। আবিদ্য-সনিলা উত্তাপ-সন্তপত-বিহুজ্জকুল-সমাকুলা ক্ষীণপ্রবাহা লীনগ্রাহা গিরিনদীর ন্যায় দৃত্ট হইতেছে। অনলশিখা ধ্মশ্না ও স্বৰ্ণবৰ্ণ ছিল, পশ্চাৎ বেন জলসেকে নিৰ্বাণ হইয়া গিয়াছে। যথায় যান-বাহন চূর্ণ, বর্ম ছিল্লভিল, বীরেরা মৃতদেহে নিপতিত এবং অবশিষ্ট সৈন্যসকল বিষয়, এই নগরী সেই সমরাধ্যনের ন্যায় পরিদ্শামান অবাশত সেন্যুসকল বিষয়, এই নগরা সেই সমরাপানের ন্যার পারদ্শামান হইতেছে। সম্দ্রের তরণা মহাশব্দে ফেন উপারপারক উথিত ইইয়াছিল, একণে ফেন সমারণের মৃদ্দদদ হিল্লোলে নারবে ক্রিত ইইতেছে। স্লুক-স্লুবাদি কিছু নাই, বেদজ্ঞ খাছিক নাই, ইহা ফেন যজ্ঞান্তিনের সেই বেদির ন্যায় নিস্তব্ধ। মেন্ ব্যবিরহে গোডে একাল্ড উৎকাপ্তিত ই কাতর ইইয়া ফেন ন্তন তৃণে নিস্প্র ইইয়া আছে। মস্ণ উল্জুবল ক্রিকট পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিহান নবর্রচিত ম্লুবলার ন্যায় ইহা নিভাল্টই পেক্টেবিহান। তারকা প্রেক্তর্জন-নিবল্ধন নিজ্প্রভ ইইয়া ফেন গগনতল হইতে স্প্রিক ইইয়াছে। বসন্তের অবসানে কুস্মণোভিত আলকুলসপ্তল বনলতা ফেন্ এবল দাবানলে জ্লান ইইয়া গিয়াছে। রাজপথে লোকের সমাগম নাই, আগুলসকল নির্দ্ধে নভোমণ্ডল ফেন মেঘাছয়ের ও চন্দ্র-তারকা অন্তর্হিত স্ক্রিটাছে। সাবা নাই শ্বাবসকল জ্বল এবং ম্বাপায়ীবাধ্ব তারকা অন্তহিত হইয়াছে। স্বা নাই, শ্বাবসকল ভণ্ন এবং মদ্যপায়ীরাও মৃত্যুমুখে নিমণন, সেই অপরিচ্ছল পানভ্মির ন্যায় ইহাকে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হইতেছে। ভানম্ংপালপূর্ণ এবং ভানস্তম্ভ-সমাকীর্ণ বিদীর্ণতল শাংকজ্ঞল সরোবরের ন্যায় ইহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পাশসংঘৃত্ত অতিবিশাল মৌবী যেন শর্রাচ্ছন্ন হইয়া শরাসন হইতে স্থালিত হইয়াছে। বড়বা যেন সমর্বানপ্রে আরোহীর প্রযন্তে পরিচালিত ও প্রতিপক্ষীর সৈনাহন্তে নিহত হইয়া পতিত আছে।

স্মন্ত! আজ অযোধ্যাতে প্র্বিং গতিবাদ্যের গভার শব্দ কেন শ্রুতিগোচর হইতেছে না। মদ্যের উন্মাদকর গন্ধ, মাল্য ধ্প ও অগ্রের সৌরভ সর্বাহ্র কেন বাহতেছে না। রথের ঘর্ষার শব্দ, অন্দের হেষারব, এবং মন্ত হলতার ব্যহিতধর্নন কেন শ্রনিতেছি না। তর্ণবরক্ষেরা রামের বিরোগে একান্ত বিমনা হইরা আছেন, একণে তাঁহারা চন্দন লেপন ও মাল্য ধারণ করিয়া বহিগতি হন না, এবং উৎসবেরও আর আয়োজন নাই। ফলতঃ অযোধ্যার সেই প্রী প্রাতা রামের সহিত এ প্রান হইতে অপস্ত ইইয়াছে। মেঘাব্ত শ্রুপক্ষার যামিনীর নায় একণে ইহার আর কিছুমার শোভা নাই। হা! কবে রাম সাক্ষাৎ উৎসবের নায়, নিদাঘের মেঘের নায় উপস্থিত হইয়া সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন করিবেন!

রাজকুমার ভরত এইর্প আক্ষেপ করিতে করিতে নগরপ্রবেশ করিয়া মৃগরাজবিরহিত গিরিগ্রহাসদূশ পিতৃগুহে উপনীত হইলেন এবং উহা সংস্কার-



শ্না ও শ্রীহান দেখিয়া দঃখভরে অনবরত রোদন করেতে লাগিলেন।

পশুদশাধিকশততম সর্গায় অনশ্তর তিনি রাত্গণকে অবোধ্যার রাখিয়া শোক-সদত্যত মনে বাশন্ট প্রভাতি প্রোহিত্বপূর্ণে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি নালিয়ামে যাইব, তজ্ঞন্য আপনাদের সকলকে অমিল্যাণ করিতেছি। তথার গিয়া প্রাত্তিবিরোগ-জনিত সমস্ত দৃঃখ সহিব। বিশ্বী স্বর্গারোহণ করিরাছেন, গার, রাম অরণ্যে আছেন, ইহা অপেক্ষা অস্ক্রিট আর আমার কিছ্ই নাই। একণে রাজ্যের নিমিত্ত রামেরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, তিনিই রাজা।

তখন বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ ভরতের কথা শ্নিরা কহিলেন, রাজকুমার ! তুমি দ্রাতৃদ্দেহে বাহা কহিলে, উহা সর্বাংশেই প্রশংসনীয় ও তোমারই অন্বর্গ হইতেছে। তুমি অতি সাধ্, শ্বজনান্রাগ ও দ্রাত্বাংসলা তোমার বিলক্ষণট আছে, স্তরাং তোমার এই বাকো কে না অন্মোদন করিবেন?

ভরত তাঁহাদের মূখে অভিলাষান্র্প প্রতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সার্থিকে কহিলেন, সূত। তুমি রখে অশ্বয়েজনা করিয়া আনয়ন কর। অনন্তর অবিলাদের রথ আনীত হইল। তিনি মাভূগণকে সম্ভাষণ করিয়া শত্রুঘের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন এবং মন্ত্রী ও প্রোহিতবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রতিমনে নিদ্দ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। বাশ্চ প্রভৃতি দ্বজাতিগণ প্রামা হইয়া সকলের অগ্রে অপ্রে চলিলেন। হস্তাম্ববহৃল সৈনাসকল ও প্রেবাসীরা আহতে না হইলেও উহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। নিকটে নিন্দ্রাম, ভরত রামের পাদৃকা মসতকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিজেন, এবং সম্বর রম্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রোহিতগণকে কহিলেন, দেখুন, আর্য রাম অধ্যাধ্যারাজা ন্যাসম্বর্শ আমায় অর্পণ করিয়াছেন, একণে এই কনক্ষচিত পাদ্কা তাহা পালন করিবে। এই বলিয়া তিনি পাদ্কাকে প্রণিপাতপূর্বক দৃঃখিত মনে প্রকৃতিগণকে কহিলেন.

প্রকৃতিগণ! তোমরা শীঘ্র এই পাদ্কার উপর ছত্ত ধারণ কর, ইহা রামের প্রতিনিধি, এক্ষণে ইহারই প্রভাবে রাজ্যে ধর্মব্যবদ্ধা থাকিবে। রাম সদভাব-নিবন্ধন ন্যাসর্পে এই রাজ্য আমায় দিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার প্রনরাগমনকাল পর্যন্ত ইহার রক্ষা-সাধন করিতে হইবে। তিনি আসিলে আমি দ্বহদেত এই পাদ্কা প্রাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং তাঁহার উপর সমস্ত ভারাপ্রপ্র্ক তাঁহারই সেবায় বীতপাপ হইব।

এই বলিয়া সেই জটাচীরধারী স্থীর সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন এবং তথার পাদ্কাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া দ্বরংই উহার সম্মানার্থ ছত্রচামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে যা-কিছ্ রাজকার্য উপস্থিত হইতে লাগিল, অগ্রে উহাকে জ্ঞাপন করিয়া পশ্চাৎ তাহার যথাবং ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, এবং ফা-কিছ্ উপহার উপনীত হইতে লাগিল, সমস্তই উহাকে নিবেদন করিয়া পরিশেষে কোষগৃহে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

ষোড়শাধিকশক্তক সর্গ ॥ এদিকে রাম চিত্রক্টে আছেন, একদা দেখিলেন, যে-সমৃত তাপস পূর্ব হইতে তাঁহার আশ্রের মুক্তি কাল্যাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়ছেন। ঐ সমুদ্ধ ইহারা রামকে নির্দেশ করিয়া সভয়ে নেয় ও শুকুটি-সঙ্কেতে একান্তে ক্ষেপকথন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং কৃত্যাবিদিটে কুলপতিকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে তাপসগণের মন বিকৃত হুইছে পারে আমার বাবহারে প্র্রাজগণের অনন্ত্র্প কি কিছ্ প্রতাক্ষ করিছেলেন? লক্ষ্যণ অসাবধানতা-নিবন্ধন কি কোন অবৈধ আচরণ করিয়াছেন? ক্রিটি সততই আপনাদের পরিচর্যা করিয়া থাকেন, একণে তিনি আমার সেইস্কুরাধে সেই স্থাজনোচিত কার্য হইতে কি বিরত হইয়াছেন?

তখন এক তপোবৃন্ধ জরাজীর্ণ তাপস কন্পিতদেহে কহিতে লাগিলেন, বংস! তপশ্বী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই কল্যাণী সীতার কিছুমাত শৈথিল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

র্দেখি না। এক্ষণে আমাদের উপর অত্যন্ত রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তির্মায়ত্ত আমরা উদ্বিশ্ন হইয়া নির্জনে নানাপ্রকার জল্পনা করিতেছি। এই স্থানে খর নামে এক নিশাচর বাস করিয়া থাকে. সে রাবণের কনিষ্ঠ। ঐ মাংসাশী অতি নৃশংস গবিতি ও নিভায়, সে জনস্থাননিবাসী ঋষিগণকে অত্যনত উৎপীড়ন করিতেছে তোমার প্রভাব উহার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। তুমি যদবধি এই স্থানে আসিয়াছ, ঐ দ্বাত্মা সেই পর্যন্ত অন্যান্য নিশাচরের সহিত আমাদের প্রতি নানাপ্রকার উৎপাত করিতেছে। কথন ক্রুর ও বীভৎস বেশে আসিতেছে, কখন বিকট মুডি পরিগ্রহ করিতেছে, কখন বা নানার পে বিরূপ হইয়া সকলের হাংকম্প জন্মাইতেছে। উহারা আদিয়া আমাদিগের উপর অপবিত্র বস্তুসকল নিক্ষেপ করে, এবং যাহাকে সম্মাণে পার তাহাকেই যদ্যণা দিরা থাকে। অলপপ্রাণ তাপসেরা নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে উহারা নিঃশব্দপদস্ঞারে আগমন ও উ'হাদিগকে বাহ্যপাশে বন্ধনপূর্বক মহাহর্ষে বিনাশ করিয়া থাকে। যজ্ঞকালে যজ্ঞীয় দুবাসকল নন্দ করে, কলস চূর্ণ করিয়া ফেলে এবং অণিন নির্বাণ করিয়া দেয়। জ্ঞানি না, ঐ দুরাত্মারা আমাদের মধ্যে কবে কাহার প্রাণনাশ করিবে। এক্ষণে কেবল এই কারণে খবিরা আশ্রম ত্যাগের সংকৃষ্প করিয়া অন্যন্ত যাইবার নিমিত্ত বারংবার আমার স্বরা দিতেছেন। অদ্রের মার্চার্ব কবেরর এক স্রুরমা তপোবন আছে, ঐ স্থানে ফলমলে বিলক্ষণ মঞ্জেই, অতঃপর আমরা সকলেই তথার প্রস্থান করিব। বংস! এক্ষণে র্যাদ তোমার ইচ্ছা হর, তবে তুমিও আমাদের সমাভিব্যাহারে চল। ঐ দুরাত্মা তোমার উপুরুক উপদ্রব করিবে, তুমি সতত সাবধান ও উংপাত নিবারণে সমর্থ হইলেও ক্রমার সহিত এই স্থানে কখনই স্কুষ্ণে থাকিতে পারিবে না।

কুলপতি এইর্প কহিলে বার আর তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিলেন না।
তখন মহার্য তাঁহাকে সম্ভাবন অভিনন্দন ও সাম্বনা করিয়া স্বগণে তথা হইতে
যাত্রা করিলেন। প্রশানকালে তিনি রামকে প্নঃপ্নঃ স্থানত্যাগের পরামর্শ
দিতে লাগিলেন। রামও কিয়ম্প্র উভার অন্থামন করিলেন, এবং প্রণামান্তে
তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পর্ণ কুটারে প্রতিনিব্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিব্ত
হইয়া অবধি তিলেকের নিমিত্তও কুটার পরিত্যাগ করিতেন না। তৎকালে
যে-সকল ক্ষার ঐ আপ্রমে ছিলেন, তাঁহারা উভার বিপত্তিনাশের শক্তি আছে
জানিয়া উভাকেই আপ্রয় করিয়া রহিলেন।

সশ্তদশাধিকশততম সার্গ ॥ অনশতর নানা কারণে রামের তথার বাস করিতে আর প্রবৃত্তি রহিল না। ভাবিলেন, আমি এখানে ভরত মাতৃগণ ও পারবাসীদিগকে দেখিতে পাইলাম, উ'হারা সকলেই আমার শোকে একান্ত আকুল, আমি কোনমতে উ'হাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ ভরতের সকল্যাবার স্থাপনে এবং হস্তাঁ ও অস্বের করীবে এই স্থান অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে. স্বতরাং একণে অন্যৱ প্রস্থান করাই শ্রের হইতেছে।

এই চিন্তা করিয়া রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে মহর্ষি অতির আশ্রমে চলিলেন এবং তথার উপস্থিত হইরা তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তথন অতি তাঁহাকে প্রতিনিবিশামে গ্রহণ ও আতিথ্য করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে সন্দেহে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সহধর্মিণী ধর্মপরায়ণা অনস্যা

তথার আগমন করিলেন। তপোধন সেই সর্বজনপ্জনীয়া তাপসীকে আমদন্ত্র ও সীতাকে প্রদর্শনপ্রক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে এই সীতাকে প্রতিগ্রহ কর। অতি অনস্যাকে এই কথা বলিয়া রামকে কহিলেন, বংস! দশ বংসর অনাব্দিপ্রভাবে লোকসকল নিরুত্র দশ্ধ ইইতেছিল, তংকালে এই অনস্যাফলম্ল স্থি করিয়াছিলেন এবং আশ্রমমধ্যে গল্গাকেও প্রবাহিত করিয়া দেন। তপ ও রতে ইহার অতান্ত নিন্ঠা। ইহার তপস্যায় দশ সহস্র বংসর অতীত হইয়া যায় এবং কঠোর রতে তাপসগণের তপোবিঘা নিবারিত হয়। একদা মহর্ষি মান্ডব্য এক ক্ষমিপত্নীকে "রাত্রিপ্রভাতে বিধবা হইবি" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তথন এই তাপসী প্রতিশাপে দশ রাত্র পরিমিতকাল এক রাত্রতে পরিগত করেন। বংস! তুমি ইংহাকে জননীর ন্যায় দেখিও। ইনি অতি শান্তশালা, প্রেনীয়া ও বৃন্ধা। এক্ষণে অন্রোষ করি, তোমার সহচারিগী জানকী ইংহার সাম্বাহিত হউন।

মহর্ষি অতি এইর্প কহিলে রাম জানকীকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, রাজপূতি! তুমি ত মহর্ষির কথা শ্লিকে? একণে আর্থাহতের নিমিত্ত শীঘ্র খবিপদ্নীর নিকটে যাও। যিনি স্বকার্যপ্রভাবে অনস্যা নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকটে যাও।

তখন সাঁতা অনস্থার সাঁহাহত হইলেন। তিনারী অত্যত বৃন্ধা, সর্বাণ্য বালরেখার অভিকত, সাঁধ্বন্ধল একাল্ড শিথিব এবং কেশজাল জরাপ্রভাবে শ্রুজ হইরা গিরাছে। তিনি বার্ত্রের কদলীতবৃদ্ধ সারে অনবরত ক্লিপত হইতেছেন। সাঁতা স্বনাম উল্লেখপূর্বক সেই প্রিক্তর্যাকে প্রণাম করিলেন, এবং কৃত্যঞ্জাল-প্রেট তাঁহার সকল বিষয়ের ক্লিট জিজ্ঞাসিলেন। তখন অনস্থা তাঁহাকে অবলোকনপূর্বক সাক্ষনাবাকের ক্লিইলেন, জানকি! তোমার ধর্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্মান-স্বজন ও অভিকান বিসর্জন করিরা ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের অন্সরণ করিরাছ। স্বাদ্ধি অনুক্ল বা প্রতিক্লেই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন, তাঁহার সদৃগতি লাভ হয়। পতি দৃঃশাল, স্বেছাচারী বা দরিন্তই হউন, প্রজাস্বভাব স্থালাকের তিনিই পরম দেবতা। সেই সন্তিত তপস্যার ন্যায় সর্বাংশে স্পৃহণীর স্বামী হইতে বিশেষ বন্ধ আমি ভাবিরাও আর দেখিতে পাই না। যাহারা কেবল ভোগ সাধন করিতে তাঁহাকে অভিলাষ করে, সেই সকল স্বৈরণীরা এই সমস্ত গুল্ দোষ কিছুই হ্লরণ্ডম করিতে পারে না। জানকি! তাদ্ধা দ্বাত্রিতাসকল অধর্মে পতিত ও অযশপ্রাশত হয়। কিল্ডু তোমার তুলা যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুল্বতী, প্রাণীলার ন্যায় স্বর্গে প্রিজত হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষরে পতিরই অন্ত্রতা হইয়া থাক।

আন্দর্শাধিকশতভ্য সর্গা। জানকী অনস্থার এইরূপ কথা শানিয়া মৃদ্দ্বরে কহিলেন, আপনি যে আমার শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্যের কি! কিন্তু আর্থে! স্বামী যে স্বীলোকের গ্রু, আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও দৃশ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাহার পরিচারণায় নিব্রন্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রির গণেবান দ্যালা স্থিরানার্রাগী ও ধার্মিক এবং যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবংসল, তাহার বিষরে

আর বলিবার কি আছে। রাম বেমন কোশল্যাকে, সেইর্প অন্যান্য রাজপদ্পীকেও শ্রন্থা করিয়া থাকেন। রাজা দশরথ বে নারীকে একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, রাম অভিমানশ্না হইয়া তাঁহার প্রতি মাতৃবং ব্যবহার করেন। তাপসি! আমি যথন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্যা কোশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই এবং বিবাহের সময় জননী অশ্নিসমক্ষে বে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভূলি নাই। ফলতঃ পতিসেবাই স্থালোকের তপস্যা, আত্মীয়সবন্ধন একথা আমার বিলক্ষণ হ্লোথ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গো প্রিজত হইতেছেন। আপনি উহারই ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন এবং রমণীর অগ্রগণ্যা রোহিণীও শশাভক ব্যতাত মৃহ্তেকাল আকাশে উদিত হন না। দেবি! বলিতে কি, এইর্প বহ্সংখ্য পতিরতা প্রাফলে স্বরোক অধিকার করিয়াছেন।

অনস্য়া সীতার এইর্প বাকা শ্রবণে প্রেকিত হইয়া তাঁহার মদতক আঘাণপূর্বক কহিলেন, বংসে! আমি নিয়মপরতল্য হইয়া বিদতর তপঃসঞ্য



করিয়াছি। বাসনা, সেই তপোবল আশ্রর করিরা তোমার বর প্রদান করিব। তুমি বাহা কহিলে তাহা সর্বাংশে সংগত, শূনিরা আমি অত্যান্ত প্রতিলাভ করিলাম। এক্ষণে তোমার সংকলপ কি, প্রকাশ কর। তখন সাতা অতিমান্ত বিশ্মিকা ইইরা হাস্যমুখে কহিলেন, দেবি! আপনার প্রসন্ততাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম।

তখন অনস্য়া জানকীর এই কথায় অধিকতর প্রীত হইয়া কহিলেন, বংসে! আমি তোমার দিবা বিভবে আজ আপনাকে চরিতার্থ করিব। একণে এই স্বর্চির মাল্য কল্ম আভরণ ও অল্যরাগ প্রদান করিতেছি, ইহাতে তোমার দেহে অপ্রে প্রী হইবে। এই সমস্ত তোমারই যোগ্য, উপভোগেও এ সম্বয় কখন মস্থ বা শ্লান হইবে না। তুমি এই অল্যরাগে সর্বাল্য রঞ্জিত করিয়া দেবী কমলা যেমন নারায়ণকে সেইর্প রামকে স্থাোভিত করিবে।

তথন সীতা অনস্যার প্রীতিদান গ্রহণপূর্বক কৃতাঞ্জালিপটে তাঁহারই সমীপে উপবেশন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তপস্বিনী তাঁহাকে জিংলাসিলেন, বংসে! শ্রনিয়াছি, এই বশস্বী রাম স্বয়ংবরে তোমাকে প্রাণ্ড হইয়াছেন এক্ষণে তুমি সেই ব্তান্ত সবিস্তরে কীর্তান কর, শ্রনিতে আমার অত্যন্ত কোত্হল হইতেছে। তথন জানকী কহিলেন, দেবি। প্রবণ কর্ন। জনক নামে এক ধর্মপরয়গ



মহাপাল ন্যায়ান্সারে মিথিলায় রাজ্যশাসন করেন। একদা তিনি লাপালহদেত বজকের কর্ষণ করিতভিলেন, ঐ সময় আমি ভাষি উদ্ভেদ করিয়া উভিত হই। তংকালে তিনি মাভিকামানি নিকেপ করিয়া তিম প্রল সমতল করিতে প্রব্ত হইয়াছিলেন, দেখিলেন, আমি ধালিধ্সরদেই তথায় নিপতিত আছি। তদ্দশনে তিনি নিতালত বিশ্নিত হইলেন, এবং কিপেল্ডান বলিয়া দেনহপ্রেক আমায় লোড়ে লইলেন। ইত্যবসরে অল্ডবালি হইতে বেন মন্ব্যকঠলরে এই কথা উচ্চারিত হইল, "মহারাজ! ধর্ম বিশ্লারে এই কন্যা তোমারই তনয়া হইলেন।" শ্নিয়া জনক যারপরনাই স্ক্রিকারে এই কারেলন এবং আমাকে পাইয়া অবিধি সম্ভিশালী হইয়া উঠিলেন

পরে তিনি আমার দুর্তুর্মী প্রাথিনী জ্রোণ্ডা মহিষীর হল্ডে অর্পণ করিলেন। প্র্যাশীলা দিনপথহ্দরা রাজমহিষীও মাত্দনহে আমাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আমার বিবাহযোগ্য বরস উপস্থিত হইল। তন্দশনে, অর্থনাশে দরিদ্র যেমন চিন্তিত হয়, রাজা জনক সেইর্প চিন্তিত হইলেন। কন্যার পিতা যদিও ইন্দের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন হন, তথাচ কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট হইতেও তাঁহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। জনক সেই অবমাননা অদ্রেবার্তিনী দেখিয়া অপার চিন্তা-সাগরে নিমাল হইলেন। আমি তাঁহার অযোনসম্ভবা কন্যা, তিনি আমার জন্য কুল্মীলে স্মুসদ্গ ও রূপগ্ণে অনুর্পুণ পাল বিশেষ অনুসন্ধানেও নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তথন ভাবিলেন, ধর্মতঃ কন্যার স্বয়ন্বরের অনুষ্ঠান করাই লেয় হইতেছে।

দেবি! প্রে মহাত্মা বর্ণ প্রতি হইয়া বজ্ঞকালে রাজর্ষি দেবরাতকে এক উৎকৃষ্ট শরাসন, জক্ষর শর ও দৃই ত্ণীর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ শরাসন অত্যনত ভারসম্পল্ল ছিল; মহীপালগণ বহুষত্নে ম্বশ্নেও উহা সল্লত করিতে পারিতেন না। আমার সত্যবাদী পিতা সেই কার্ম্ক প্রাণ্ড হইয়া ন্পতিসমবায়ে সকলকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, বিনি এই শরাসন উত্তোলনপূর্বক ইহাতে জ্যাগন্ব যোজনা করিতে পারিকেন, আমি তাহাকেই আমার কন্যা অপনি করিষ। পরে ন্পতিগণ গ্রন্থে পর্বত্ত্লা সেই ধন্ দর্শন করিয়া উহাকে প্রিণপাতপূর্বক প্রতিনিব্ত হইলেন। এইর্পে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।



মনিতার উপস্থিত হইলেন এবং প্রিক্তির হইয়া আমার পিতাকে কহিলেন মহারাজ! মহাত্মা দশরথের পরে রাম ও লক্ষ্মণ, কার্মক দশন করিবার অভিলাবে এখানে আসিয়াছেন। পিতা এই ক্রে শ্রবণ করিবামাত্ত সেই দেবদন্ত ধন, আনয়ন করাইয়া রামকে দেখাইলেন। করিবার মহাবেগে আকর্ষণ করিবেত লাগিলেন। ধন্ত তদন্তে দিবখন্ড হইয়া গেল। উহা ভান হইবামাত্ত বহুনিপাতের ন্যায় এক ভাষণ শব্দ হইল। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা জলপাত্র গ্রহণপূর্বক রামের সহিত আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু স্থোল রাম তংকালে মহারাজ দশরথকে না জানাইয়া পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। অনন্তর রাজা জনক আমার বৃত্ধ শ্বশ্রকে অযোধ্যা হইতে আনাইলেন এবং তাহাকে আমানত করিয়া রামের হস্তে আমায় সম্প্রদান করিলেন। উমিলা নাম্নী আমার এক প্রিয়দর্শনা ভাগনী আছেন, পিতা তাহারও লক্ষ্মণের সহিত বিবাহ দিলেন। দেবি! সেই অবধি আমি ধর্মতঃ শ্বামীর প্রতি অনুরক্তই রহিয়াছি।

একোনবিংশাধিকশততম সর্গা ধর্মপরারণা অগ্রিপত্নী অনস্রা সীতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিরা তাঁহাকে আলিখ্যন ও তাঁহার মুদ্তক আত্মাণপূর্বক কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মধ্রে বাক্যে দ্বরুদ্বর-ব্তান্ত বর্ণন করিলে। শ্রনিয়া আমি অত্যন্ত প্রতি ইইলাম। এঞ্চণে সূর্য রক্তনীকে নিকটে আনিয়া দ্বরং অস্তাশ্বরে আরোহণ করিলেন। ঐ শ্রন, বিহঞ্গেরা সমুস্ত দিন আহাবান্বে-



ষণে পর্যটন ও সম্প্রাকালে বিশ্রামার্থ কুলারে বিশ্বানগ্র্বক মধ্র ধর্নি করিতেছে। মহার্যগণ অভিষেক-সলিলে সিস্ত বিশ্বা সকথে জলপ্রণ কলস গ্রহণপ্র্বক আর্ল বনকলে আসিতেছেন। বর্থানিসেই ত অণিনহোর হইতে কপোত-কণ্ঠের ন্যায় অর্ণবর্গ ধ্যা বার্বশে উক্তি হইতেছে। বে ব্লের পর্ন অতি বিরল, অন্ধকার প্রভাবে তাহা যেন ক্রিউট্ড হইয়েছে। এই সমস্ত আশ্রমম্প বেদিমধ্যে শয়ান। রারিচর জাবিকজিপ ইতস্ততঃ সপ্তরণ করিতেছে। দ্রতর প্রদেশে দিকসকল আর অনুজ্ঞি হইতেছে না। একণে নিশাকাল উপস্থিত, চন্দ্র জ্যোৎসনায় অবগ্রনিস্কৃতি হইয়া আকাশে উদিত হইয়াছেন, নক্ষরও দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! এখন জামি তোমায় অন্মতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতিস্বায় প্রবৃত্ত হও। তুমি আজ মধ্র কথা কর্তিন করিয়া আমার পরিত্তট করিলে। একণে আবার আমার সমক্ষে বেশভ্ষায় স্ক্রিজত হইয়া সন্ত্ত কর।

অনশ্তর স্রকন্যার পিণী সীতা নানাল কারে অল ক্তা হইয়া তাপসীর পাদবন্দনপূর্বক রামের নিকট গমন করিলেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া অনস্যার প্রীতি-দানে অতিশয় প্রীত হইলেন। তাপসী যে বসন-ভ্রণ ও মাল্য দিয়াছেন, সীতা তাহা তাঁহার গোচর করিলেন। তংকালে উহার অমান, ধস্লভ সংকার নিরীক্ষণে লক্ষ্যাণের আর আহ্যাদের পরিসীমা রহিল না।

অনশ্বর রাম তাপসগণ কর্তৃক সংকৃত হইয়া অন্তির আশ্রমে নিশা যাপন করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্যণের সহিত কৃতৃস্নান হইয়া মহির্মিগণকে বনাশ্বর প্রবশের পথ জিল্পাসিলেন। তখন ঐ সমস্ব বনবাসী খ্যিগণ তাঁহাদিগকে প্রস্থানার্থ উদ্যুত দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এই বনবিভাগ রাক্ষ্যে পরিপূর্ণ। মনুষাশী নানাপ্রকার রাক্ষ্য ও শোণিতপায়ী হিংস্ত জ্বতুসকল এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। তাপসেরা অশ্যুচি বা অসাবধান থাকুন উহাবা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে। অতএব এক্ষণে তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর। এই পথ দিয়া তুমি দুর্গম বনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

তাপসগণ কৃতাঞ্জলিপ্টে এইর্প কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণপ্রেদুরিজ্বাস্থ্রক্ষীপ্তর্মাহান্ত্রসমূহাণ্ডলে সূর্যের নায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। গ্রহণপ্রেদুরিজ্বাস্থ্রক্ষীপ্তর্মাহান্ত্রসমূহাণ্ডলে স্ক্রের নায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।

## আরণ্যকাণ্ড

প্রথম সার্গ ম মহাবীর রাম মহারণ্য দশ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসগণের আশ্রমসকল দেখিতে পাইলেন। রান্ধী শ্রী সতত বিরাজমান বিলয়া
ঐ সমস্ত আশ্রম গগনতলে প্রদাশিত স্বমিশ্ডলের ন্যায় নিতাশ্ত দুনিরিকা ইইয়াছে।
তথায় চীরচম্ধারী ফলম্লাহারী অনলস্থাল বেদজ্ঞ বৃন্ধ তাপস্গণ বাস করিতেছে।
মর্বায় কুশ্চীর, প্রাণ্গণসকল পরিচ্ছয়, মৃগ ও পদ্দিগণ স্পরণ করিতেছে।
প্রশাস্ত অণিনহোর গৃহসম্দর প্রস্তৃত; স্রাগ্ভাশ্ড, মৃগ্চম্ন, সমিধ ও জলকলস
শোভিত ইইতেছে, ফলম্ল সঞ্চিত আছে, অনবরত বেদধ্যনি হইতেছে, কোথায়
প্রজাপহার রহিয়াছে, কোথায়ও হোম ইইতেছে, স্থানে স্থানে ক্মল্লসমল্প্র্ত
সরোবর, কোথায়ও বা স্থাদ ফলপ্র্ণ বিবিধ বন্য বৃক্ষ; নির্মাল্য-প্রণ ইতস্ততঃ
বিক্ষিণ্ড ইইয়াছে এবং অশ্সরাসকল প্রতিনিয়্রত নৃত্য করিতেছে। রাম সেই
সর্বভিত্তশরণ্য প্রাশ্রমসকল দর্শন করিয়া শ্রাসন ইইতে জ্যাগ্রণ অবরোপণপ্রবি প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত পবিশ্বস্থভাব তপাস্বী উদয়োহাই শাশাণেকর ন্যায় প্রিয়দর্শনি রাম এবং জানকী ও লক্ষ্যাপকে নিরীক্ষণ ক্রিক্রি প্রতি মনে প্রত্যুদ্গমন এবং মণ্যালাচারপূর্বক গ্রহণ করিলেন। উত্থারা রামুদ্রর স্ত্রুপ, স্কুমারতা, লাবণা ও স্বেশ দর্শনে অতান্ত বিস্মিত হইলেন বাম অনিমেবনরনে উত্থাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা রামকে এক প্রশালার উপবেশন করাইয়া, ফলম্লে জল ও প্রশালার অব্যালিক সংকার করিলেন, এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্দিণ্ট করিয়া ক্রাজালিপটে কহিলেন,—রাম! তুমি ধর্মারকক, শরণা, প্রদার, মানা, দ্বিদ্রাল ও গ্রুর্। স্ত্ররাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশত্ত ন্পতি ধর্মান্সারে প্রকৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয় এবং এই কারণেই তিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি নগরে বা বনেই থাক, আমাদের রাজা; আমরা তোমার অধিকারে বাস করিয়া আছি। আমাদিগকৈ রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। আমরা জিতেন্দ্রিয়, কখন কাহাকে নিগ্রহ করি না, ক্রোধণ্ড সম্যুক্ বশীভ্ত করিয়া রাখিয়াছি; স্ত্ররাং জননীর গর্ভক্ষ শিশ্বে নায় আমরা স্বাংশে তোমারই রক্ষণীয় হইতেছি।

এই বলিরা সেই সকল তপোধন উত্থাদিগকে ফলমলে প্রভাতি বনা আহার-দ্রবা ও নানাপ্রকার প্রত্থপ উপহার দিলেন। পরে সিম্পদ্ধকণে অফিনকলপ অন্যান্য তাপসেরাও বিবিধ প্রীতিকর কার্যে ভাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন।

ছিতীয় সর্গাঃ পর্যাদন রাম স্থোদরকালে ম্নিগণকে সম্ভাষণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন তক্ষধ্যে নানাপ্রকার মৃগ আছে, ব্যায় ভক্ষ্মকসকল সঞ্জব করিতেছে, তর্লভাগাক্ষ ছিল্লভিল, জলাশ্যসমূহ



আবিল, বিহংগেরা কলরব করিতেছে এবং নিরুল্ডর বিশ্লিকাধ্যনি হইতেছে । উ'হারা সেই ভীষণ ঘোরদর্শন স্থানে উপস্থিত হইয়া গিরিশ্গের ন্যায় স্দীর্ঘা, বিকট ও বীভংসবেশ এক রাক্ষমকে দেখিতে পাইলেন। উহার অস্যাদেশ অতিবিশ্ত, নের কোটরান্তর্গত, সর্বাঞ্গ নিন্দোলত এবং উদর স্ফীত। সে শোণিত-লিশ্ত বসাদিশ্ধ ব্যাল্লচর্ম পরিধান করিরাছে। তিনটি বিংহ, দুইটি বৃক, চারিটি ব্যাল্ল ও দর্শটি হরিণ এবং করালদশন বসাবাহী স্কুট্টে এক গল্পমুল্ড লোহময় শ্লে বিন্দ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় মুখব্যাদানপ্রিক্তি তেরব রবে চাংকার করিতেছে। এ মন্ব্যাশী রাক্ষ্ম উহাদিগকে দেখিবামার ক্রোধভরে ব্যাল্ডকালীন অত্তকের ন্যায় ধাবমান হইল এবং ঘোররবে প্রিপ্রেক্তি কন্পিত করত সাতাকে হরণ করিয়া কিলিও অপস্ত হইল; কহিল,—ব্রুক্তিপপ্রাণ! তোরা কে? কি কারণে পত্নীর সহিত দন্ডবারণ্যে আসিয়াছিস বিক্তানের মন্তকে জটাল্ট, পরিধান চীরবাস এবং করে কার্মক; তোরা তপন্বি ক্রিমা কি কারণে উভরে এক ভার্যা লইয়া আছিস ? এবং কি কারণেই বা ম্নিক্তিশ বেশ ধারণ ও পাপাচরণ করিতেছিস ? এই নারী পরমস্কুদ্রী, এক্ষণে এ আমারই ভার্যা হইবে। আমি রাক্ষ্ম, আমার নাম বিরাধ; আমি প্রতিনিয়ত খবিমাংস ভক্ষণ করিয়া সশন্ত এই গহন কাননে পর্যটন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি সংগ্রামে নিন্দয়ই তোদের র্থের পান করিব।

সীতা দৃষ্ট নিশাচরের গবিত বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং বায়্বেগে কদলীতর্র ন্যায় উদ্বেগে অনবরত কদ্পিত হইতে লাগিলেন। তখন রাম যারপরনাই বিষয় হইয়া শৃদ্ধমূখে লক্ষ্যণকে কহিলেন,—বংস! দেখ, রাজা জনকের দ্হিতা, আমার দয়িতা সীতা রাক্ষসের অঞ্চদ্ধা হইয়াছেন। কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী আমাদিগের জন্য যেরূপ সক্ষ্রণ করিয়াছিলেন এবং যে-প্রকার শ্রীতিকর বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন, অদ্যই তাহা প্রেণ হইল। যে দ্রদিশিনী প্রের রাজ্যাভিষ্কেমান্তে পরিত্বট হন নাই, সকলের প্রিয় আমারেও বনবাসী করিলেন, অদ্যই তাহার মনোরথ সফল হইল। বংস! বলিতে কি, আজ আমি পিতৃত্বনাশ ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও জানকীর পরপ্রক্ষপণ্যে অধিকতর শোকাক্ষ্য হইতেছি।

তথন লক্ষ্যণ দ্বেখিতমনে সজলনয়নে জ্বন্থ হইয়া রুখ্থ মাতংগের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিতে লাগিলেন,—আর্য! এই চির্রাকঙ্কর আপনার সহচর, শ্বয়ং সকলের নাথ, এক্ষণে অন্যথের ন্যায় কেন শ্যেক করিতেছেন? আজ আমি রোযভরে একমাত্র শরে এই দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ সংহার করিব।

আজ বস্মতী ইহার শোণিত পান করিবেন। রাজ্যলোলাপ ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, স্ররাজ ইন্দ্র বেমন পর্বতে বজ্পপাত করিয়াছিলেন, তদুপ আজ এই বিরাধের প্রতি সেই ক্রোধ নিক্ষেপ করিব। শরদাও আমার বাহ্বলে বেগবান হইয়া রাক্ষ্যের বিশাল বক্ষে পড়্ক, দেহ হইতে প্রাণ হরণ কর্ক এবং ইহাকে বিঘ্লিতি করিয়া ধরাতলে নিপাতিত কর্ক।

তৃতীয় সগা। অনন্তর জনলাকরালম্থ রাক্ষস কণ্ঠস্বরে অরণ্যের আভৈগে পরিপ্রা করিয়া কহিল,—বল, তোরা কে, কোথায় গমন করিবি? রাম কহিলেন,—আমরা ইক্ষনাকৃবংশীর ক্ষণ্ডির, সচ্চরিত্ত, কোন কারণে বনে আসিয়াছি। এক্ষণে এই দন্ডকারণ্যে তুই কে সঞ্চরণ করিতেছিস? বল, তোর পরিচয় জানিতে আমাদেরও ইচ্ছা হইতেছে।

বিরাধ কহিল,—শোন, আমি ধবের পরে, আমার জননী শতন্তুদা, নাম বিরাধ।
আমি তপ অনুষ্ঠানপূর্বক রন্ধাকে প্রসাম করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রসাদে
অস্ত্রাখাতে ছিল্লভিল্ল করিয়া কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে
তোরা এই প্রমদার আশা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ক্রান হইতে পলায়ন কর,
নচেং আমি তোদিগকে বিনাশ করিব।

নচেং আমি তোদিগকে বিনাশ করিব।

তখন রাম রোষার্ণলোচনে পাপাঝা বিশ্বক কহিলেন,—রে ক্ষ্রে! তুই
আতি দ্রাচার, তোরে ধিক, তুই নিশ্চর স্থানের মৃত্যু অনুসম্পান করিতেছিস;
এক্ষণে থাক, জীবিত থাকিতে আমার করি হইতে পারিবি না।
এই বলিয়া তিনি শরাসনে জ্যু বির্নাপণ ও সাতিট স্শোণিত শর সম্পান
করিয়া বিরাধের প্রতি পরিজ্ঞা করিলেন। স্বর্ণপ্র্থ অণ্নির নাায় ভাষ্ণর
শর পরিত্যক্ত ইইবামার ব্যাহকিগে উহার দেহ ভেদপ্র্ক শোণিতাক্ত ইইয়া
ভ্তলে পড়িল। তখন বিরাধে তথায় জানকীকে রাখিয়া, ক্লোধভরে সিংইনাদ
পরিত্যাগপ্র্ক শত্তধ্বজসদ্শ এক শ্লে উদ্যুত করত উহাদিগের প্রতি
মহাবেগে ধাবমান ইইল। ঐ সময় বিরাধকে ব্যাদিতবদন অতিভীষণ কৃত্যতের
ন্যায় বোধ ইইতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ উহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণে
প্রবৃত্ত ইইলেন। তখন প্রচণ্ডম্তি বিরাধ একস্থলে দাঁড়াইল এবং হাস্য করিয়া
গার্হভা করিল। সে গার্গভা করিবামার তাহার দেহ ইতে শর্জাল প্রিলত
ইইয়া গেল। পরে সে বন্ধার বরে প্রাণ রোধ করিয়া শ্লে উর্ভোলনপ্র্ক প্নরায়
ধাবমান ইইল। মহাবীর রাম সেই বন্ধুসভকাশ জ্বজনসদ্শ শ্লে দ্ই শরে
ছেদন করিলেন। শ্লে ছিল ইইবামার স্মের্ ইইতে বন্ধানিদ্বিশি শিলাখন্ডের
ন্যায় ভ্তলে পতিত হইল। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃক্ষদর্শের ন্যায়
ভীবণ থঙা উদ্যুত করিয়া উহার সন্মিহিত ইইলেন এবং বল প্রয়োগপ্রক
উহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে বিরাধ উ'হাদিগকে বাহ্মধ্যে গ্রহণ্সূর্বক প্রস্থানের উপক্রম করিল। তথন রাম উহার অভিপ্রায় অন্ধাবন কয়িরা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বংস! এই রাক্ষ্স স্বেচ্ছাক্তমে আমাদিগকে লইয়া যাক, এ যে স্থান দিয়া যাইতেছে, ইহাই আমাদের গমনপথ।

তথন বলদৃশ্ত বিরাধ রাম ও লক্ষ্যণকে বালকবং বাহ্বলে উংক্ষিণ্ড করিয়া স্কন্ধে লইল এবং ঘোর গর্জনসহকারে অরণ্যাভিম্বশে চলিল। ঐ

অরণ্য ঘন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও বিবিধ পাদপে পরিপ্রণ; তথ্যয় বিহওগেরা নিরুতর কলরব করিতেছে, শৃগাল ধাবমান হইতেছে এবং বহুসংখ্য হিংশ্র জুন্তু বিচরণ করিতেছে। বিরাধ তুন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ সর্গা। তন্দর্শনে জানকী বাহায়গুল উদ্যত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে স্লাগিলেন, ভীষণ নিশাচর এই স্থানীল সতাপরায়ণ রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতেছে। এক্ষণে ব্যায় ভল্লাক আমার ভক্ষণ করিবে। রাক্ষসরাজ! তোমাকে নমস্করে, তুমি উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও।

তথন রাম ও লক্ষ্যণ জানকীর বাক্য প্রবদ করিয়া সম্বর বিরাধের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্যণ উহার বাম বাহ্ এবং রাম দক্ষিণ বাহ্ বলপ্র্বক ভাগিগয়া ফেলিলেন। জলদকার বিরাধ ভগনবাহ, হইয়া তংক্ষণং বজ্রবিদালত পর্বতের ন্যায় ফল্রণায় ম্ছিত হইয়া পড়িল। উহারা তাহার উপর ম্যালিপ্রহার ও পদাঘাত আরভ্ত করিলেন এবং প্রনঃ প্রানঃ উংক্ষিত্ত করিয়া ভ্তলে নিচ্পিট করিছে লাগিলেন। কিল্ডু বিরাধ শরবিদ্ধ, খলাহত ও ভ্তলে নিচ্পিট হইয়াও কিছ্তে প্রাণত্যাগ করিল না। তখন সর্বভ্তরুরণ্য রাম উহাকে শন্তের একাল্ড অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্যণকে কহিলেন,—বংক্তির নিশাচর তপোবলসম্পার, শস্তাঘাতে কোনমতে ইহার প্রাণ নাল করিছে পারিব না, এক্ষণে ইহাকে ভ্গতে প্রোথত করিয়া বধ করাই কর্তে হততেছে। ইহার দেহ কুঞ্জরবং বৃহৎ, স্ত্তরাং তুমি ইহার জন্য একটা সাল্ভ গর্ড অবিলন্দে প্রস্তুত করিয়া দেও। মহাবীর রাম লক্ষ্যণকে একটা আদেশ দিয়া চরণদ্বায়া রাক্ষনের কণ্ঠ আন্তমণ করিয়া রহিলেন।

তখন বিরাধ রামের ক্রিক ক্রিমানের করিয়া কহিতে লাগিল,—প্রাধিসংহ! বৃত্তি নিহত হইলাম! ক্রিম মোহবশতঃ অগ্রে ভোমার জানিতে পারি নাই, তুমি ক্রেল্লাফার রাম লাক্ষাণ ক্রিমা মোহবশতঃ অগ্রে ভোমার জানিতে পারি নাই, তুমি ক্রেল্লাফার রাম লাক্ষাণ ক্রিমা বামন্ত প্রস্তুত করিয়া ক্রিমা করিলাফার রাম্বন্ত বামন্ত প্রস্তুত করিয়া ক্রিমা করিলাকার করিয়া করিছেল লাগিল,—প্রাক্রিমা নাই, তুমি ক্রেল্লাফার রাম লাক্ষাণ্য ক্রেলাফার আমান ক্রিমা নাই, ক্রেল্লাফার রাম্বন্ত বামন্ত প্রস্তুত ক্রিমা

তখন বিরাধ রামের তথ্য কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিল,—প্রাধানংহ! বৃনিধ নিহত হইলাম! করিমি মোহবশতঃ অগ্রে তোমার জানিতে পারি নাই, তুমি কৌশল্যাতনয় রাম; লক্ষ্যণ ও দেবী জানকীকেও জানিলাম। আমি শাপ-প্রভাবে এই খোরা রাক্ষসী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আছি। আমার নাম তুন্বর্ জাতিতে গন্ধর্ব; আমি রন্ভাতে আসন্ত হইয়া অনুপ্রিথত ছিলাম, তত্জন্য যক্ষেণ্বর কুবের ফ্রোধাবিন্ট হইয়া আমায় অভিশাপ দেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রসম করিলাম। তিনি প্রসম হইয়া শাপশান্তির উন্দেশে আমায় কহিলেন,— যখন রাজা দশরথের পত্রে রাম হুন্দে তোমায় সংহার করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্বপ্রকৃতি অধিকার করিয়া প্রেরায় স্বর্গে আগমন করিও। রাজন্! এক্ষণে তোমার কৃপায় এই দার্ণ অভিশাপ হইতে মৃত্ত ইলাম, অতঃপর স্বলোকে অধিরোহণ করিব। এই স্থান হইতে সাধ্যোজন দ্রে শরভজ্য নামে এক ধর্মপরায়ণ স্যুসভ্কাশ মহর্ষি বাস করিতেছেন। তুমি শীয় তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার মজ্গল বিধান করিবেন। রাম! অন্তিম কর। মৃত নিশাচর-গণের বিবরপ্রবেশই চিরবাবহার, ইহাতে আমাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে।

তথন রাম বিরাধের কথা শ্রনিয়া লক্ষ্যণকে কহিলেন,—বংস! তুমি এই স্থানে একটি স্প্রশস্ত গর্ড খনন কর। লক্ষ্যণ তাঁহার আদেশমার খনির গ্রহণ-প্রকি ঐ মহাকার রাক্ষসের পাশ্বে এক গর্ত খনন করিলেন। বিরাধ কণ্ঠাক্রমণ

হইতে মৃক্ত হইল। মহাবল লক্ষ্মণ উহাকে উৎক্ষিণত করিয়া গর্তামধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। গর্তো প্রবেশকালে বিরাধ ঘোর স্বরে বনবিভাগ নিনাদিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণও উহার বধসাধনপূর্বক নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূর্যের ন্যায় তথার বিহার করিতে লাগিলেন।

পশুম সর্গা। তখন মহাবার রাম নিশাচর বিরাধকে বধ করিয়া জানকীকে আলিখ্যন ও সান্ত্রনা করত লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বংস! এই বন নিতাস্ত গহন ও দুগাম, আমরা কখনও এইরূপে বনে প্রবেশ করি নাই, এক্ষণে চল, অবিলাদেব মহার্ষা শরভাগের নিকট প্রস্থান করি।

অনন্তর তিনি শরভংশের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং সেই অমরপ্রভাব শান্ধ্বভাব তাপসের সন্নিধানে এক আশ্চর্য দেখিতে পাইলেন। তথায় স্বয়ং স্বরাজ বিরাজমান, তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে, পরিধান পরিছেন বন্দ্র; তিনি দিব্য আভরণে স্বেশাভিত আছেন এবং মহীতল স্পর্শ করিতেছেন না। বহ্নসংখ্য দেবতা তাঁহার অনুগমন ক্রিয়েছেন এবং অনেক মহাম্মা স্বেশে তাঁহার প্জা করিতেছেন। তিনি অক্রেমিছেন এবং অনেক মহাম্মা স্বেশে তাঁহার প্জা করিতেছেন। তিনি অক্রেমিছেন এবং অনেক মহামা স্বেশে তাঁহার প্জা করিতেছেন। তিনি অক্রেমিছে হরিশ্বর্ণ অশ্বসংখ্য তর্ণস্থাপ্রকাশ রথে; অদ্রে বিচিত্রমাল্যখাতি ধবল-জলদ-কাশ্তি শুশাংকছিবি নির্মাল ছিল। দ্বইটি রমণী কনকদ ভ্যাত্তি মহাম্লা চামর মন্তকে বীজন করিতেছে এবং দেব গান্ধর্ব সিন্ধ ও সুষ্টিস্বাণ স্তৃতিবাদে প্রব্যুত্ত আছেন। তংকালে তিনি শ্রভণেগর স্থিতি আলাপ করিতেছিলেন, রাম উত্থিক

তংকালে তিনি শরভংগের স্থিতি আলাপ করিতেছিলেন, রাম উত্থাকে অন্ভবে ইন্দ্র বোধ করিয়া লাভিকে কহিলেন,—বংস! ঐ দেখ কি আন্চর্য রথ, কেমন উত্জবল! কি স্থানর! উহা গগনতলে প্রভাবান ভাতকরের নাার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পূর্বে আমরা দেবরাজের বের্প অশ্বের কথা শর্নিয়া-ছিলাম, নভামণ্ডলে নিশ্চয় সেই সঁকল দিব্য অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত কৃণ্ডলশোভিত য্বা কৃপাণহন্তে চতুদিকে আছেন, উত্থাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং বাহ্ন অগলের ন্যায় আয়ত। উত্যাদিগকে দেখিয়া যেন ব্যায়প্রভাব বোধ হইতেছে। উত্যায় রক্তবসন পরিধান করিয়াছেন, অনলবং রত্থহারে শ্যোভিত হইতেছেন এবং পঞ্চবিংশতি বংসরের রূপ ধারণ করিতেছেন। বংস! ঐ সমস্ত প্রিয়দর্শন য্বা যেরূপ ব্য়ুস্ক, উহাই দেবগণের চ্রুস্থায়ী বয়স। এক্ষণে ঐ র্থোপরি দিবাকর ও অভিনর ন্যায় তেজঃপ্রস্কলেবর প্রেম্বটি স্পন্ট কে যাবং না জানিয়া আসিতেছি তাবং তুমি জানকীর সহিত্য এই স্থানে থাক। এই বলিয়া রাম তপোধন শরভংগর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

তথন দেবরাজ রামকে আসিতে দেখিরা দেবগণকে কহিলেন,—দেখ, রাম এই দিকে আগমন করিতেছেন; একণে আমাকে সম্ভাষণ না করিতেই চল আমরা স্থানাশ্তরে যাই, তাহা হইলে ইনি আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। রাম যথন বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়ী হইবেন, তখন আমি ইংহাকে দর্শন দিব। যাহা অন্যের দৃষ্কর, ইংহাকে সেই কার্যই সাধন করিতে হইবে। শচীপতি স্বরগণকৈ এই বলিয়া শরভগাকে সম্মান ও আম্বর্থক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

তথন রাম দ্রাতা ও ভার্যার সহিত আহ্মের্ম্যে প্রবেশ করিলেন। তংকালে
মহর্ষি শরভণ্য অন্নিহোচগ্রে আসীন ছিলেন, উহারা গিরা তাঁহাকে অভিবাদন
করিলেন এবং তাঁহার আদেশ পাইয়ারেশ্রেন উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহর্ষি
উহাদিগকে আতিখ্যে নিমন্তণ করিলেন এবং উহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত এক
বাসন্থান নিদিশ্ট করিয়া দিলেন এইর্পে শিল্টাচার পরিসমাণ্ড হইলে রাম
তাঁহাকে জিল্প্রাসিলেন, তর্গেনি স্বররাজ কি কারণে তপোবনে আসিয়াছিলেন?
শরভণ্য কহিলেন,—বংস্থি আমি কঠোর তপঃসাধনপ্র্বিক সকলের অস্কৃলভ
বন্ধনাক অধিকার করিয়াছি। একণে এই বরদাতা ইন্দ্রদেব আমাকে তথায়
উপনীত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে অদ্ববতাঁ
জানিয়া এবং তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে না দেখিয়া তথায় গমন করিলাম না।
তুমি অতি ধর্মশীল, তোমার সমাগ্যলাভে তৃণ্ত হইয়া পশ্চাৎ দেবসেবিত বন্ধলাকে
যাত্রা করিব। বংস! বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাসনা,
তুমি তৎসম্বদর প্রতিগ্রহ কর।

শাস্ত্রবিশারদ রাম এইর্প অভিহিত হইয়া কহিলেন,—তপোধন! আমি শ্বয়ং তপোবলে দিব্য লোকসকল আহরণ করিব। এক্ষণে এই বনমধ্যে কোলায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, আপনি আমায় তাহাই বলিয়া দিন। তথন শরভণা কহিলেন,—বংস! এই স্থানে স্তাক্ষ্য নামে এক ধর্মপরায়ণ মহর্ষি বাস করিয়া আছেন, তিনি তোমার মণালবিধান করিবেন। অদ্রে কুস্মবাহিনী মন্দাকিনী বহিতেছেন, তুমি উহাকে প্রতিশ্রোতে রাখিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই তাঁহার আশ্রম প্রাম্ত হইবে। রাম! আমি ত তোমার গমনপথ নির্দেশ করিয়া দিলাম, এক্ষণে তুমি মহুত্রকাল অপেক্ষা কর: ভূজন্য যেমন জীর্ণ দক পরিত্যাগ করে, সেইর্প আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসর্জন করিব।

এই বলিয়া শরভঙ্গ বহি স্থাপন করিয়া মন্টোচ্চারণসহকারে আহুতি প্রদানপূর্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হুতাশন তৎক্ষণাৎ তাঁহার কেশ, জীর্ণ

ত্বক, অস্থি মাংস ও শোণিত ভদ্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। তখন শরভংগ অনলের ন্যায় ভাদবরদেহ এক কুমার হইলেন এবং সহসা বহিষ্মধ্য হইতে উখিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাগ্নিক ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া রক্ষালোকে আরোহণ করিলেন এবং তথায় অন্চরবর্গের সহিত সর্বলোকপিতামহ রক্ষার সাক্ষাৎকার পাইলেন। রক্ষাও তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

बच्छे সর্গা। মহার্ষ শরভংগ স্বর্গারোহণ করিলে বৈথানস, বালথিত্য, সংপ্রকাল, মরীচিপ, অম্মকুট্, পাত্রাহার, দল্ভোল্খল, উন্মন্জক, গাত্রশ্য্যা, অশ্যা, অনব-কাশিক, সলিলাহার, বায়,ভক্ষ, আকাশনিলয়, স্থণিডলশায়ী ও আর্দ্রপট্রাস---**এই সমসত খবি ডেজস্বী রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ই'হারা জপপর** ও তপঃপ্রায়ণ এবং ব্রাহ্মীপ্রীসম্পন্ন। ই'হারা আসিয়া রামকে কহিলেন, রাম! যেমন দেবগণের ইন্দ্র সেইর্পে তুমি ইক্ষরাকুকুলের ও সমগ্র প্থিবীর প্রধান ও নাথ। তুমি যশ ও বিক্রমে হিলোকমধ্যে প্রথিত হইয়াছ, প্রিত্ত্তত ও সত্য তোমাতেই রহিয়াছে: দর্বাঞ্চাপূর্ণ ধর্ম তোমাকেই আশ্রর করিবে সাছে। তুমি ধর্মের মর্মজ্ঞ বার্তিই লিব লিব বিন্তুর বার্তিই পাল্লর করিয়া বার্তিই প্রাণ্ডির বার্তিই বিপ্রবিধ্বর বার্তিই প্রাণ্ডির বার্তিই বার্তি বানপ্রস্থগণের নাথ, এক্ষার্ক ই'হারা নিশাচরের হসেত অনাথের ন্যায় নিহত হইতেছেন। ঐ চল, ঘোররপু রাক্ষসেরা ষে-সকল তপম্বীকে নানা প্রকারে বিনাশ করিয়াছে, বনমধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ দেখিয়া আসিবে। যে-সকল মুনি পম্পার উপক্লে, মন্দাকিনী-তটে ও চিত্রকুটে বাস করিয়া আছেন, রাক্ষসেরা তাঁহাদিগকে অতান্ত উৎপীড়ন করিতেছে। ঐ সমস্ত দ্রাচার অরণ্যে তাপসগণের উপর যের্প ঘোরতর অভ্যাচার আরম্ভ কবিয়াছে, আমরা কোনমতে ভাহা সহ্য করিতে পাবিতেছি না। তুমি সকলের শরণা, তোমার শরণ লইবার জন্য আমরা আসিয়াছি। রাক্ষসেরা আমাদিগকে বধ করে, এক্ষণে রক্ষা কর। রাম! এই প্রথিবীতে তোমা অপেক্ষা উৎকৃণ্ট আশ্রয় আর আমাদের নাই।

তখন ধর্মশাল রাম উহাদের এইর প বাকা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—তাপসগণ! আপনারা আমাকে এইর প করিয়া আর বলিবেন না, আমি সততই আপনাদের আজ্ঞাধীন হইয়া আছি। এক্ষণে যখন আমাকে পিতৃসত্যপালনান্দেশে বনপ্রবেশ করিতে হইয়াছে, তখন এই প্রসংগে আপনাদের নিশাচরকৃত অত্যাচারেব অবশ্য প্রতিকার করিয়া যাইব। বলিতে কি, ইহাতে আমারও এই বনবাসে বিশেষ ফল দশিবে সন্দেহ নাই। অতঃপর আপনারা আমার ও লক্ষ্যণের বিক্রম প্রত্যক্ষ কর্ন, আমরা নিশ্চরই খ্যাকুলকণ্টক রাক্ষসগণকে নিহত করিব। প্রজ্যক্ষরহাবীর রাম মানিগণকে এইর প আশ্বাস প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে স্তাক্ষার তপোবনে যাত্রা করিলেন।



সশ্তম সর্গা। অনন্তর তিনি বহু দ্র অতিক্রম করিলেন এবং অগাধসলিলা অনেক নদী লখ্যন করিয়া গিরিবর স্মের্র ন্যায় উন্নত পবিত্র এক শৈল দেখিতে পাইলেন। অদ্রে অতান্ত গহন ও ভীষণ এক কানন বিস্তৃত রহিয়াছে। তথায় নানা প্রকার বৃক্ষ কুস্মিত ও ফলভরে অবনত হইয়া আছে। রাম তক্মধ্যে প্রবিষ্ট ইইলেন এবং উহার একান্তে কুশচীরচিহ্তি এক তপোবন অবলোকন করিলেন। ঐ তপোবনে মলালিশ্ত পংকরিল জটাধারী মহর্ষি স্তীকঃ আসীন ছিলেন। রাম তাহার সলিহিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন,—ভগবন্! আমি রাম, আপনার দর্শনকামনায় আগমন করিলাম। একলে আপনি মোনভাব ত্যাগ করিয়া আমাকে সম্ভাষণ কর্ন।

তখন তপোধন স্তাক্ষা রামকে নিরাক্ষণ করিয়া ক্রিলগানপ্র ক কহিলেন, ব্রি! তুমি ত নিবিন্যে আসিয়াছ? এই তপোবন ভেরের আগমনে একণে যেন সনাথ হইল। আমি কেবল তোমারই প্রতাক্ষায় ক্রিলে দেহ বিসন্ধানপ্র ক এ স্থান হইতে স্রলোকে আরোহণ করি নাই তুমি রাজ্যন্ত ইইয়া চিত্রক্টে কাল্যাপন করিতেছিলে, আমি তাহা স্ক্রিলাছি। আজ দেবরাজ ইন্দ্র আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন এবং আরি ইন্দ্রাবলে যে উৎকৃষ্ট লোকসকল অধিকার করিয়াছি তিনি আমায় এই সংবাদ প্রকৃষ্ট করিলেন। বংস! একণে আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রীতির উল্লেখ্য করে সমস্ত দেব্যিক্তিত মদীর তপোবললম্ব লোকে গিয়া জানকী ও লক্ষ্টের্মের সহিত বিহার করে।

তখন রাম ইন্দ্র বেমন ব্রহ্মাকে তদুপে সেই উগ্রতপা মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি তপোবলে স্বয়ংই লোকসকল আহরণ করিব। এক্ষণে আপনি এই অরণ্যমধ্যে আমায় একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিন। গৌতমগোর্জাত মহাত্মা শরভণ্য কহিয়াছেন, আপনি সকলের হিতকারী ও সর্বর কুশলী।

অনন্তর সর্বলোকপ্রথিত স্তাক্ষ্য আহ্মানে প্রাকৃত হইয়া মধ্র বাক্ষে কহিলেন, রাম! তুমি আমারই আশ্রমে বাস কর। এ ম্থানে বহ্সংখ্য খবি আছেন এবং সকল সময়ে ফলম্লও বিলক্ষণ স্লেভ। কেবল এই তপোবনে মধ্যে মধ্যে কতকগ্রিল মৃগ আইসে; উহারা অত্যন্ত নিভার, কিন্তু কখন কাহাব কোনর্প অনিষ্ট করে না। উহারা আসিয়া নানা প্রকারে লোভ প্রদর্শনিপ্রেক প্রতিনিব্ত হইয়া থাকে। বংস! তুমি নিশ্চয় জানিও এতন্যতীত এ ম্থানে অন্য কোনর্প ভয় নাই।

স্থীর রাম স্তীক্ষাের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপােধন! আমি
শরাসনে বক্তপ্রভ স্শাণিত শর সন্ধান করিয়া যদি ঐ সমস্ত ম্গকে বিনাশ করি,
তাহা হইলে আপনি মনে অভাশ্ভ ক্রেশ পাইবেন। আপনাকে ক্রেশ প্রদান অপেক্ষা
আমারও যক্ষাণার আর কিছা হইবে না। স্তরাং এই আশ্রমে বহাকাল বাস
কোনমতেই অভিলাষ করি না।

রাম স্তীক্ষাকে এইর্প কহিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং

সন্ধা সমাপনাকে সীতা ও লক্ষ্যণের সহিত তথার বাসের ব্যক্তর করিলেন। অন্তর রাত্তি উপস্থিত হইল, তম্মশনে মহর্ষি উ'হাদিগকে সমাদরপ্রে তাপসভোগ্য ডোজ্য প্রদান করিলেন।

অন্টম স্বর্গ রেম সেই তাপসজনশরণ অরণ্যে স্তেশক্ষার আশ্রমে রাহি যাপন করিয়া প্রভাতে প্রতিবোধিত হইলেন এবং জানকীর সহিত গাঢ়োখানপ্রবিক পদ্মগন্ধী স্শীতল সলিলে স্নান ও ব্যাকালে বিধিবং দেবতা ও আন্মর প্রা সমাধান করিলেন। সূর্বোদয় হইল। তদ্দর্শনে তিনি মহর্ষি সূতীক্ষাের সন্নিধানে গমন এবং ভাঁহাকে মধ্যুর কানে সন্বোধনপূর্বাক কহিলেন,—তপোধন! আমরা আপনার সংকারে তৃণ্ড হইরা সুথে বাস করিয়াছিলাম। এক্সপে আমন্ত্রণ করি, প্রস্থান করিব। এই দ-ডকারণ্যে প্রশালীল ক্ষরিগণের আশ্রমসকল দেখিতে আমাদের অতানত ইচ্ছা হইয়াছে। এই তাপসেরাও বারংবার আমাদিগকে ডান্বিষয়ে দ্রা দিতেছেন। ই'হারা জিতেন্দ্রির, ধার্মিক ও বিধ্যে পাবকের ন্যায় তেজস্বী: এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি ই'হাদের সহিত আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান কর্ন। নীচ লোক অসং উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিছে বে প্রকার হর, স্বাদেব তদ্রপ উগ্রভাব ধারণ না করিতেই আমরা নিক্তান স্ক্রিরার সক্তন্প করিয়াছি। এই বলিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম ক্রিকাকে প্রণাম করিলেন। তথন তপোধন উত্যাদগকে উত্থাপনপূর্বক গাঢ় ক্রিপান করিয়া সন্দেহে কহিলেন,—
বংস! তুমি একণে এই ছায়ার ন্যায় অনুকৃতিই সীতা ও লক্ষ্যণের সহিত নিবিছা
যাও এবং এই দণ্ডকারণ্যবাসী তাপুরুষ্টের রমণীর আশ্রমসকল দর্শন কর। পথে
ফলম্লপূর্ণ কুস্মিত কানন, মুর্মের্স্ট্রেম্বারত স্র্রয় অরণা, শাস্তস্বভাব পক্ষী,
পবিচ ম্গায্থ, প্রফ্লেক্মল্যের্মিত প্রস্তাস্থালিল হংসসংকৃল সরোবর ও স্নুদর্শন
প্রস্তবণ দেখিতে পাইবে। স্ক্রিম্বার্মির ক্রের্মির বারা কর, লক্ষ্মণ! তুমিও যাও;
কিন্তু তোমরা সমস্ত দেখিয়া শ্নিরা প্রবার এই আশ্রমে আগ্রমন করিও। তখন রাম ও লক্ষাণ স্তীক্ষের বাকো সম্মত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। আয়তলোচনা জানকী উ'হাদের হলেত শরাসন, ত্ণীর ও নির্মাল খল আনিয়া দিলেন। উ'হারাও ত্লীর বন্ধন ও ধন,ধারণপ্রেক তথা হইতে নিম্কান্ত হইলেন।

নৰম সগা। তথন সীতা মহাৰ্য স্ত্ৰীক্ষাের সন্মতিক্রমে রামকে প্রশ্থান করিতে দেখিয়া ন্নেহপ্রবৃত্ত মনোজ্ঞ বাক্যে কহিলেন,—নাথ! যে মহৎ ধর্ম স্ক্রা বিধানের গম্যা কামজ ব্যসন হইতে মাল্ভ হইলে লােকে তাহা প্রাণ্ড হইতে পারে। এই ব্যসন তিন প্রকার,—মিধ্যাকখন, পরস্থাগমন ও বৈর বাতীত রােদ্রভাব ধারপ। কিন্তু শেষােল্ড দ্ইটি প্রথম অপেক্ষা গ্রেত্র পাপ বিলয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নাথ! তুমি কখনও মিধ্যা বাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং কোন কারণে করিবেও না। ধর্মনাশক পরস্থা-অভিলাষ তােমার কখন ছিল না এবং এখনও নাই। তুমি সতত স্বদারে অন্ত্রন্ত আছ। ধর্ম ও সত্য তােমাতে বিদ্যমান; তুমি স্থিরপ্রতিক্ত, পিতৃআক্তাবহ ও ক্রিতেক্তিয়; ইন্দ্রিয় কয় ক্রিয়াছ বিলয়া ঐ দ্ইটি দােষ তােমাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু নাথ! অন্যে মাহবশতঃ অকারণ

২১ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবের প্রাণহিংসার্প যে কঠোর ব্যসনে আসন্ত হয়, এক্ষণে তোমার তাহাই ঘটিতেছে। তুমি বনবাসী অধিগণের রক্ষাবিধানার্থ বৃদ্ধে রাক্ষস-বধ দ্বীকার করিয়াছ এবং এই নিমিন্তই ধন্বাণ লইয়া লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। কিন্তু তোমায় যাইতে দেখিয়া আমার মন অভান্ত চণ্ডল হইতেছে। আমি ভোমার কার্য আলোচনা করিতেছি, ভোমার স্থ ও স্থসাধনই বা কি চিন্তা করিতেছি, চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। তৃমি যে দণ্ডকারণ্যে যাও, আমার এয়্প ইচ্ছা নয়। তথায় গমন করিলে নিশ্চয়ই রাক্ষস-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ শরাসন সঞ্গে থাকিলে ক্রিফদিগের তেজ সবিশেষ বাধিত হইয়া থাকে।

নাথ! প্রে কোন এক সতাশীল খাবি শালত ম্গাবিহালো পূর্ণ বনমধ্যে তপাসাধন করিতেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার তপাসার বিদ্যাকামনায় যোদধার র প্রধারণ করিয়া অসিহলত উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট ন্যাসন্বর্প ঐ থলা রাখিয়া দেন। তাপস ন্যাসরক্ষার তংপর ছিলেন এবং বিশ্বাসভল্য-ভয়ে খলা গ্রহণপ্রেক বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। ফলম্ল আহর্মার্থ কোথাও গামন করিতে হইলে, তিনি ঐ অন্য বাতীত যাইতেন না। এই ক্রিক্ট তপোধন সতত উহা বহন করিতে করিতে ক্রমণঃ রোদ্রভাব আশ্রয় করিলেন করিতে তায়ে মন্ত হইয়া উঠিলেন, তপোনিন্টা ত্যাগ করিলেন এবং অধ্যে ক্রিক্টেইয়া নরকে নিমণন হইলেন। এই আমি অন্যবিষয়ক এই এক্ট্রিকির্নিট্রের উল্লেখ করিলাম। ফলতঃ

এই আমি অন্তাবিষয়ক এই এক প্রিনির্ভের উল্লেখ করিলাম। ফলতঃ
অশ্নিসংযোগ যের,প কান্টের বিকার কুলাইয়া দেয়; অন্তনংপ্রব সেইর,প লোকের
চিত্তবৈপরীত্য ঘটাইয়া থাকে। বাদ্ধি একণে আমি তোমায় শিক্ষাদান করিতেছি
না, কেবল স্নেহ ও বহুমান্যাক্তিই ইহা স্মরণ করাইয়া দিলাম। অতঃপর তুমি
অকারণ দশ্ডকারণ্যের রাক্ষ্মিসেকে বিনাশ করিবার বৃদ্ধি পরিত্যাগ কব। অপরাধ
না পাইলে কাছাকেও হতা করা উচিত নহে। বনবাসী আত্দিগের পরিত্রাণ
হয়, ক্ষাত্র বার শরাসনে এই পর্যন্তই করিবেন। শস্ত্র কোথায়, বনই বা কোথায়
ক্ষাত্র ধর্ম কোথায়, তপস্যাই বা কোথায়: এই সম্মত পরস্পরবিরোধী, ইহাতে
আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহা তপোবনের ধর্ম তুমি তাহারই সম্মান
কর। অন্য সম্পর্কে লোকের বৃদ্ধি একান্ত কল্বান্ত হইয়া থাকে। তুমি প্নবয়য়
অযোধ্যায় গিয়া ক্ষাত্রধর্ম আশ্রে করিও। তোমাকে রাজপদ পরিত্যাগপ্রক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনবাসী হইতে হইরাছে, এক্ষণে তুমি যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, আমার শ্বল্ল ও শ্বল্র অত্যান্ত প্রতি হইবেন। ধর্ম হইতে অর্থ, ধর্ম হইতে স্থ এবং ধর্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়; ফলতঃ জগতে ধর্মই সার পদার্থ। নিপ্র লোক বিশেষ যত্নে বিবিধ নির্মে শরীর শোষণপূর্বক ধর্মসন্তর করিয়া থাকেন, কিন্তু সূথ হইতে কখনও স্থসাধন ধর্ম উপলম্ম হইতে পারে না। নাথ! তুমি সকলই জান, ত্রিলোকে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব তুমি শুম্পস্তু হইয়া এই তপোবনে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হও। তোমায় ধর্মোপদেশ প্রদান করে এমন কে আছে? আমি কেবল স্থাজনস্থানত চপলতার এইর্শ কহিলাম, একণে তুমি লক্ষ্যণের সহিত সম্যক্ষ্ বিচার করিয়া দেশ, এবং বাহা অভিরুচি হয়, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান কর।

দশম দগা। ধর্মপরারণ রাম পতিপ্রণারনী জানকীর এইরপে বাক্য প্রবণ করিরা কহিলেন, দেবি। তুমি ক্ষান্তরকুল উল্লেখ করিরা সন্দেহে হিত ও সম্চিত্র করিব; আর্ত এই শব্দমান্তর না থাকে, এই জন্য করিরে শরাসন গ্রহণ, এ কথা তুমিই ত রাক্ত করিলে। একণে আর্ত হইরাই দশ্ডকারণাের ম্নিগণ আগমনপ্রেক জালার শরণাপান হইরাছেন। ই'হারা সর্বকাল ফলম্লে প্রাণ ধার্রণ করিরা করিরাছে। এ সকল নর্মাংস-লোল্প ই'হাদিগকে জকণ করিন্তেছে। ই'হারা বিশেষ বিপান হইরাই আমাকে সমস্ত জানাইলেন। আমি ক্রেলের মুখে তৎসম্দের শ্নিরা বিষাণাাত্র উদ্দেশে কহিলাম, তাপসগণ । ক্রিলের হউন, ইহা আমার জাতান্ত লাক্তার বিষয় যে, উদ্শেশ উপাস্য ন্তান্তরাক্ত্রার নিকট করিং উপন্থিত হইরাছেন। একণে আজ্ঞা কর্ন, আমি কি করিব।

তথন ম্নিগণ আমাকে কহিলেন, রাম! কামর্পী বহুসংখ্য রাক্ষস দশ্ডকারণ্যে আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে, রক্ষা কর। ঐ সমস্ত মাংসাশী দুর্দানত দুরাত্মা হোমবেলায় ও পর্বকালে আমাদিগকে পরাভব করিয়া থাকে। আমরা প্রেঃ প্রেঃ পরাভ্ত হইয়া শরণার্থী হইয়াছি, একণে রক্ষা কর। আমরং তপোবলে রাক্ষসগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু বহু, বিখাবিপত্তি ও কারক্রেশ সহ্য করিয়া বহুকাল হইতে বে তপস্যা সন্ধর করিয়াছি, ডাহার ব্যয় হইয়া যায়, আমরা এইর্প ইচ্ছা করি না। রাক্ষমেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে সতা, কেবল এই কারণেই আমরা উহাদিশকে অভিসম্পাত করিতেছি না। আমরা তোমার <del>ভরসার বনে বাস করিরা আছি, একণে তুমি লক্ষ্মণের</del> সহিত সমবেত হইয়া **আমাদিগকে রক্ষা কর। জানকি! আমি ক্ষিগণের এই** কথা শ্নিয়া ই'হাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। সভ্যই আমার প্রির, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণাল্ডে অ<mark>ন্যথাচরণ করিতে পারিব না। বরং অকাতরে প্রাণত্যাগ</mark> করিতে পারি, লক্ষ্যণের সহিত ভোষাকেও পরিস্কাগ করিতে পারি, কিন্ত রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রত হইয়া ভাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না । **প্রার্থ**না না করিলেও যাহা করিতাম, অশ্গীকার করিয়া কির্পে তাহার বৈপরীত্য আচরণ করিব। জানকি! তুমি স্নেহ ও সৌহার্ণ্য-নিবন্ধন বাহা কহিলে শ্রনিয়া স্কুন্ট হইলাম। অপ্রিয়কে কেহ কখন কিছু কহিতে পারে না। ভূমি ষের্প কুলে



উৎপদ্ম হইরাছ, এই ব্রেক্টিভাহার ও তোমারও অন্রপ্র সন্দেহ নাই; তুমি আমার প্রাণ অপেকাও প্রিয়তমা, একণে আমার এই সংকল্প অনুমোদন কর। মহাত্মা রাম জানকীকে এইর্প কহিরা, লক্ষ্মণের সহিত শরাসনহলত রমণীয় তপোবনে গমন করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গা। তিনি সর্বাশ্রে, শোভনা জানকী মধ্যে এবং লক্ষ্মণ পশ্চাতে। গমনপথে উত্থারা বিচিত্র শৈলাশিখর, অরণা, স্বরুষ্য নদী, প্রেলনচারী সারস ও চক্রবাক, জলবিহারী পক্ষিপ্রেণ প্রফ্লেক্ষল সরসী, যুখকখ হরিণ, মদোল্মশু সশ্লা মহিখ, ব্ল্কবৈরী করী ও বরাহসকল দেখিতে লাগিলেন। ক্রমণঃ তাঁহারা বহুদ্রে অভিক্রম করিলেন, দিবাও অবসান হইয়া আসিল।

অনন্তর উ'হারা যোজনপ্রমাণ এক দীঘিকার সমীপবর্তী হইলেন। ঐ দীঘিকার জল অতিশয় স্বচ্ছে, উহাতে রক্ত ও শ্বেত শতদল অবিরল শোভা পাইতেছে; জলচর পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে এবং হিস্তিসকল উহার তীরে ও নীরে। ঐ রমণীয় সরোবরে গতিবাদ্যবনি উখিত হইতেছিল, কিন্তু তথায় জনপ্রাণীর সম্পর্ক নাই। তদ্দর্শনে রাম ও লক্ষ্মণ কোতৃকাবেশে ধর্মভিং নামে এক মহর্ষিকে জিজ্জাসিলেন, তপোধন! ইহা অত্যন্ত অন্ত্র, দেখিয়া আমাদের একাত কোত্তল উপস্থিত হইল, এক্ষণে স্বিস্তরে বলনে ব্যাপারটি কি।

ধর্ম ভাং কহিলেন, রাম! ইহা পঞ্চাম্সর নামে সরোবর, পূর্বে মহর্ষি মাণ্ডকণী তপোবলে ইহা নির্মাণ করেন, ইহার জল কখনও শাুন্ক হয় না। কোন সময়ে মাণ্ডকণী বায়্ম ভক্ষণপূর্বক এই সরোবরের মধ্যে দশ সহস্র বংসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তদ্দশনে অণ্ন প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত দ্বঃখিত হইয়া পরস্পর কহিলেন, এই তাপস হয়ত আমাদিগের একজনের পদ প্রার্থনা করিতেছেন। এই চিন্তা করিয়া উহারা অতিশয় উদ্বিশ্ন হইলেন এবং মহর্ষির তপোবিঘা করিবার নিমিন্ত চপলার ন্যায় চণ্ডলকান্তি প্রধান পাঁচ অম্পরাকে নিয়োগ করিলেন। উহারাও স্বরকার্যোদ্দেশে ম্নিকে কামের বশীভাত করিল এবং তাঁহার পয়ী হইল।

তখন ম্নি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে ব্বা হইলেন এবং ঐ সকল অপ্সরার নিমিত্ত এই সরোবরের অভ্যন্তরে এক গ্লেত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। উহারা তথার স্থে বাস করিয়া মহর্ষির সহিত ক্লীড়াকৌতুক করিতেছে। এক্ষণে তাহাদিগেরই ভ্রেণরবিমিগ্রিত বাদাধ্বনি ও মনোহর সংগীত শ্না গ্যাইতেছে।

শ্রনিবামার রাম কহিলেন, আশ্চর্য! অনন্তর তিনি অদ্রে চীরশোভিত তেজঃপ্রদশিত এক আশ্রম দর্শন করিলেন এবং দাতা ও লক্ষ্যণের সহিত তক্মধ্যে গমন করিয়া স্থসমাদরে বাস করিতে লাগিলেন। বার তথা হইতে পর্যায়রুমে অন্যান্য তপোবন পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। বার্ত্তী আশ্রমে প্রে গিয়াছিলেন তথায়ও গমন করিলেন। কোথায় দশ মাস, কোর্সের সংবংসর, কোথায় চার মাস, কোথায় পাঁচ মাস, কোথায় ছয় মাস, কোর্সের বংসরাধিক কাল, কোথায় বহুমাস, কোথায় দেড় মাস, কোথায় তর্তকালা অধিক মাস, কোথায় তিন মাস ও কোথায়ও বা আট মাস বাস ক্রিলেন। এইর্পে তাঁহার দশ বংসর অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর রাম প্রান্ধ্র মহিষি স্তাক্ষার তপোবনে প্রত্যাগমনপ্র ক কিছুদিন যাপন করিলেন এবং একদা সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলেন,—ভগবন্ অনেকের মুখে শুনিয়ছি. এই দণ্ডকারণ্যে মহিষি অগস্ত্য বাস করিয়া আছেন। কিন্তু এই বন অত্যন্ত বিস্তাণ, তন্জন্য আমি ঐ স্থান জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বল্ন, সেই স্বেম্য তপোবন কোথার আছে? আমি অগস্ত্যকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত সাঁতা ও লক্ষ্যণের সহিত তথার যাত্রা করিব, গিয়া স্বয়ংই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

তথন স্তীক্ষা প্রতিমনে কহিলেন, বংস! আমি শ্বয়ংই এই কথার প্রসণ্গ করিব পিথর করিয়াছিলাম, কিন্তু সোভাগ্যক্রমে তুমিই আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এক্ষণে যথায় অগতেতার আশ্রম কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই প্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন অতিক্রম করিয়া খাও, তাহা হইতে ই'হার প্রাতা ইয়াবাহের তপোবন পাইবে। ঐ প্রদেশ স্থলপ্রায় স্বয়য় ও পিপ্পল বনে শোভিত। তথায় ফলপ্রপ প্রচরর্প উৎপন্ন হইতেছে, নানাপ্রকার পক্ষী কলর্ম করিতেছে এবং হংস-সারসসন্ধল চক্রবাক-শোভিত স্বছে সরোবর আছে। তুমি ঐ তপোবনে একরারি বাস করিয়া ঐ বনের পার্শ্ব দিয়া প্রভাতে দক্ষিণাভিম্থে যারা করিও, তাহা হইলে এক যোজন বাবধানে অগতেতার আশ্রম দেখিতে পাইবে। ঐ প্রান অত্যন্ত রমণীয় ও নানাপ্রকার ব্কে শোভিত; তোমরা তথায় গিয়া নিশ্চয় স্থাই হইবে। বংস! যদি তাহাকে দেখিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে না হয় অদ্যই গমন কর।

তখন রাম স্বতীক্ষ্যকে অভিবাদন করিয়া সীতা ও লক্ষ্যণের সহিত মহর্ষি অগস্তের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রমণীয় কানন, মেঘাকার শৈল, দীর্ঘিকা ও নদীসকল দর্শন করিলেন এবং স্তীক্ষ্য-প্রদীর্শত পথে স্থে বহুদ্রে অতিক্রম করিয়া হুষ্টমনে লক্ষ্যণকে কহিলেন,—বংস! অদ্রে বোধ হয় প্রণ্যশীল মহাত্মা ইখাবাহের আশ্রম। আমরা ইহার যে-সমস্ত চিহের কথা শর্নিয়াছিলাম, এক্ষণে অবিকল ভাহাই দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, পথপাশের্ব বহুসংখ্য বন্য বৃক্ষ ফলপুৰেণ অবনত হইয়া আছে, কানন হইতে সুপৰু পিপ্পলের কট্ন গল্ধ বার্ভরে নির্গত হইতেছে, ইতস্ততঃ কাণ্ডের সত্প বৈদ্যে মাণর ন্যায় উত্তর্জ কুশসকল ছিল্ল দেখা বাইতেছে; আশ্রমন্থ অণ্নির ঘননীল শৈলশিখরাকার ধ্মশিখা উঠিয়াছে এবং মূনিগণ পূণ্যতীর্থে স্নান করিয়া স্বহস্তসমাহত কুস্মে উপহার দিতেছেন। লক্ষ্মণ! মহর্ষি স্তীক্ষ্ম ষের্প কহিয়াছেন, তন্দ্র্লেট বোধ হয় ইহাই ইধাবাহের আশ্রম ইইবে। ই'হার দ্রাতা অগস্তা লোকহিতার্থ কুতাস্ততল্য এক দৈতাকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক লোকের বাসযোগ্য করিয়া রাখিরাছেন। পূর্বে ইন্থল ও বাতাপি নামে ভীষণ দৃই অস্ব এই স্থান অধিকার করিয়াছিল, ঐ দৃই প্রাত্য রক্ষহত্যা করিত। নির্দার ইন্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত বাক্স উচ্চারণপর্বেক প্রাদেশান্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত এবং মের্ক্সিন বাতাপিকে পাক করিয়া যথানিরমে উত্থাদিগকে আহার করাইত। বিপ্রস্তার আহার সন্পন্ন হইলে ইন্বল উচ্চঃন্বরে কহিত, বাতাপে! নিন্দানত হত্ত সীতাপিও উত্থাদের দেহ ভেদপ্রক মেষবং রবে বহিশত হইত। বংস! ক্রিক্সে উহারা অনেক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছে।

একদা অগশতাদেব সারগদের কিন্রোধে প্রান্থে নিমন্তিত হইয়া ঐ বাতাপিকে
তক্ষণ করেন। ইন্থল প্রান্থিতি সম্পন্ন এই কথা বলিয়া হলেতাদক দানপূর্বক
কহিল, বাতাপে! নিন্দ্রান্থ হও! তখন ধীমান্ অগশতা হাস্য করিয়া কহিলেন,
ইন্বল! তোমার মেষর্পী দ্রাতা আমার জঠরানলে জীর্ণ হইয়া ফমালয়ে প্রস্থান
করিয়াছে, একণে তাহার নিন্দ্রান্ত হইবার শত্তি নাই। তখন ইন্থল দ্রাতার
নিধনসংক্রান্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগশেতার বিনাশকামনায় ক্রোধভরে
ধাবমান হইল এবং তংক্ষণাং ঐ তেজন্বী খ্যির অনলকম্প কটাক্ষে ভন্মসাং
হইয়া গেল। বংস! যিনি বিপ্রসাণের প্রতি কৃপা করিয়া এই দ্বন্ধর কর্ম সম্পান
করিয়াছেন, সেই অগশেতারই শ্রাতা মহর্ষি ইধ্যবাহের এই তপোবন।

অনশতর স্থা অসতাচলে আরোহণ করিলেন, সন্ধাকাল উপস্থিত হইল।
তথন রাম লক্ষ্যণের সহিত সারংসন্ধর সমাপনপ্রকি আশুমো প্রবেশ করিয়া
ইধ্যবাহকে অভিবাদন করিলেন এবং তথায় সাদরে গ্হীত হইয়া ফলম্ল
ভক্ষণপ্রকি একরাতি বাস করিয়া রহিলেন। পরে রাতি প্রভাত ও স্থোদয়
হইলে তিনি ইধ্যবাহের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন,—তপোধন। আমি স্থে নিশা
যাপন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জ্যেন্ঠ মহার্ষ অগস্ত্রের দর্শনার্থ গমন
করিব, আপনাকে অভিবাদন করি।

তখন রাম তাঁহার অনুমতি লাইয়া, বিজন বন াবলোকনপূর্ব ক বথানিদিন্টি পথে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জলবন্দ্ব, পনস, অংশাক, তিনিশ, নন্তমাল, মধ্ক, বিশ্ব ও তিন্দ্ক প্রভৃতি কুস্মিত বন্য বৃক্ষসকল দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ মঞ্জরিত লাভাজালে বেলিউত আছে, হণিতশ্বেড দলিত হইডেছে,

বানরগণে শোভিত এবং উন্মন্ত বিহন্দোর কলরবে ধর্নিত হইতেছে। তদ্দর্শনে পদ্মপলাশল্যেচন রাম পশ্চাদ্বর্তী লক্ষ্যণকে কহিলেন,—বংস! যেমন শূনিরা-ছিলাম এপ্থানে তদুপই দেখিতেছি, বৃক্ষের পালবসকল সুচিকাণ এবং মূগ-পক্ষিগণ শাশ্তম্বভাব। এক্ষণে বোধ হয়, মহর্ষির তপোবন আর অধিক দূরে নাই। যিনি দ্বক্ম'গ্লে অগ্সত্য নামে খ্যাত হইয়াছেন, ঐ তাঁহারই শ্রমনাশক আশ্রম ৷ দেখ, প্রভাত ধ্রে বনবিভাগ আকুল হইতেছে, কুশচীর শোভা পাইতেছে, মূগ্যুথ নিবিরোধী এবং নানাপ্রকার পক্ষী চারুম্বরে বিরাব করিতেছে। যিনি লোকহিতার্থ কৃতান্ততুলা অস্ক্রেকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন, সেই প্রাণাল মহর্ষি অগন্তেরই এই আশ্রম সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রভাবে রাক্ষদেরা এই দিকে কেবল দ্রন্টিপাতমাত্র করিয়া থাকে, কিন্ত ভয়ে কথন অগ্রসর হইতে পারে না। যাবং তিনি এই দিক আশ্রয় করিয়াছেন, তদর্বাধ নিশাচরগণ বৈরশ্না ও শাস্তভাবাপন্ন হইয়া আছে। এইরূপ জনশ্রতি শ্রনিয়াছি যে, অগন্তোর নাম গ্রহণ করিলে এই দিকে আর কোন বিপদ সম্ভাবনা থাকে না। গিরিবর বিন্ধ্য স্থেরি পথরোধ করিবার নিমিন্ত বধিত হইতেছিল, কিন্তু উ'হারই আদেশে নিরুত হইরাছে। লক্ষ্মণ! এই সেই প্রখ্যাতকীর্তি দীর্ঘায়, মহর্ষির রমণীয় আশ্রম। তিনি সাধ্যু, সকলের প্রুনীয় এবং সজ্জনের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিতকারী। আমরা উপস্থিত হইলে তিনি আমাদিগের মঞ্চল বিধান করিবেন। আমি এই স্থানে তাঁহার আরাধনা করিয়া কাবাসের অর্থাশন্ট কাল অতিবাহন করিব। এখানে দেবতা, গন্ধর্ব, সিন্ধ ও মহর্ষিগণ আহার সংযমপূর্বক নিয়ত তাঁহার উপাসনা করেন; এখানে মিথ্যাবাদী, করে, শঠ ও পাপাড়া জীবিত পাকিতে পারে না; এখানে দেবতা, যক্ষ, পতংগ ও উরগগণ মিতাহারী হইয়া ধর্মসাধনমানসে বাস করিতেছেন: এখানে সরেগণ সকলের শভেকার্ফে সন্তুষ্ট হইয়া ৰক্ষণ, অমরত্ব ও রাজ্য প্রদান করেন; এবং এখান হইতেই মহর্ষিপণ তপঃসিশ্ধ হইয়া দেহবিসজন ও ন্তন দেহ ধারণপ্রক স্থপ্তভ বিমানে ন্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্যুণ! আমরা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, একণে ভূমি সর্বাল্লে প্রকিট হও এবং জানকী ও আমার আগমনসংবাদ মহর্ষিকে প্রদান কর।

মাদশ সর্গা। তথন লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবিষ্ট ইইয়া অগস্তোর এক শিষ্যকে কহিলেন, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুর মহাবল রাম, পরী জানকীরে লইয়া, মহার্মকে দশন রাজা দশরথের জ্যেত্পন্ত মহাবল রাম, পরা জানকারে সহয়া, মহাবাকে দশন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহরে কনিষ্ঠ হ্রেড্র, নাম লক্ষ্মণ। শানিরাও থাকিবেন, আমি তাঁহার একান্ত ভব্ধ ও নিতারত করিব। জামরা পিতৃ-আহ্যা পালনে এই তাঁষণ বনে আসিয়াছি। বাসনা, তাবান্ অগন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আপনি গিয়া তাঁহাকে এই ক্রিড্রা আন্দাহর গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপ্টে তপঃপ্রদীশত বিশ্বিক কহিলেন,—ভগবন্! রাজা দশরথের প্রে রাম ভ্রাতা ও ভার্যাকে লইনে আশ্রমে আগমন করিয়ছেন। তাঁহারা আপনাকে দশন ও আপনার শালুরে অর্কিন। একণে বাহা উচিত হর, আহ্রা কর্ন। মহর্ষি অগন্তা শিবার্থের এই কথা শ্রবণপ্রক কহিলেন, আমার ভাগ্য-

গ্রেশে রাম বহু, দিনের পর আজ্ব আমায় দর্শন করিতে আসিরাছেন। ইনি আগমন করিবেন আমি এইর প প্রত্যাশা করিতেছিলাম। বংস। একণে বাও, তাঁহাকে প্রাতা ও ভার্বার সহিত পরম সমাদরে আমার নিকট আনয়ন কর। তুমি স্বয়ংই কেন তাঁহাকে আনিলে না?

তথন শিষ্য কৃতাঞ্চলিপটে তাঁহার কথা শিরোধার্য করিরা লইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক সম্বরে নিজ্ঞান্ত হইয়া লক্ষ্যাদকে কহিলেন, রাম কোথার? আসনে, তিনি স্বরংই মুনিকে দর্শন করিতে প্রবেশ করুন। তখন শক্ষাণ উত্থার সহিত আশ্রমপ্রাম্তে গমন করিলেন এবং রমে ও জানকীকে দেশাইয়া দিলেন। অনশ্তর মুনিশিষ্য রামকে বিনীতভাবে মহর্ষির কথা জ্ঞাপন-পূর্বক সাদরে তপোবনে লইয়া চলিলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রশাস্ত হরিণপূর্ণ আশ্রম নিরীক্ষণপূর্বক যাইতে লাগিলেন : তিনি তথায় প্রজাপতি রক্ষার স্থান, রাদুস্থান, ইন্দ্রুথান, সা্র্যের স্থান, সোমস্থান, ভগস্থান, কুবেরস্থান, ধাতা ও বিধাতার স্থান, বার্ত্রখান, পাশধারী মহাত্মা বরুপের স্থান, গায়গ্রীস্থান, বস্কুর স্থান, বাস্কুক্স্থান, গর্ডুস্থান, কার্ত্তিকয়স্থান ও ধর্মস্থান দেখিতে প্রইলেন।

এদিকে অগশ্ভা শিব্যবর্গে পরিবৃত হইরা রামের প্রতাদ্যমন করিতেছিলেন। তখন রাম মানিগণের অগ্রে সেই তেজঃপাঞ্জকলেবর মহর্ষিকে দর্শন করিয়া

লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! অগস্তাদেব বহিগতি হইতেছেন। আমি এই তপোরাশি খাষির গাদ্ভীর্য দেখিয়াই ই'হাকে অগস্তা বোধ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই স্বাসংকাশ মানিকে অভিবাদন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকী ও লক্ষ্যণের সহিত দশ্ভায়মান রহিলেন। তখন অগস্তাদেব তাঁহাকে আলিংগন এবং পাদ্য ও আসন দ্বারা অর্চনা করিয়া কুশলপ্রদনসহকারে কহিলেন, আইস। পরে অশ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপনপ্রক ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ্য ও বানপ্রদেপর বিধি অন্সারে ভোজা দান করিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। তখন ধর্মজ্ঞ রামও কৃতাঞ্জলি হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন।



অনন্তর মহার্ষ কহিলেন, বংস! অতিথিকে যথোচিত সংকার না করিলে তাপস কটে সাক্ষার ন্যায় লোকান্তরে আপনার মাংস আহার করিয়া থাকেন। তুমি রাজা ধর্মনিন্ঠ মহারথ প্রেলা ও মান্য, তুমি প্রিয় অতিথির পে আমার তপোবনে আসিয়াছ। এই বালয়া তিনি রামকে স্প্রেচ্র ফলম্লে ও প্রেপ দিয়া কহিলেন, বংস! ইন্দ্র আমাকে এই হেমময় হারকখচিত বিশ্বকর্মা-নির্মিত দিয়া কৈবলে, বংল! ইন্দ্র আমাকে এই হেমময় হারকখচিত বিশ্বকর্মা-নির্মিত দিয়া কৈবল ধন্ এবং ক্রমদন্ত নামে স্বর্খন্ত অমোঘ শর প্রদান করিয়াছেন। আর এই জ্বলত অন্বর্গনবং বালে প্রে অক্ষয় ত্লার এবং ন্বর্ণকোবে কনক্ম্নিট অসিও আছে। প্রে বিকল্ এই শরাসন ন্বারা সমরে অস্রগণকে সংহার করিয়া প্রদীশত ক্রম্মী অধিকার করেন। এক্ষণে ইন্দ্র বেমন বদ্ধ ধারণ করিয়া থাকেন তালে তুমি এই সমস্ত অন্ত্র গ্রহণ কর। এই বলিয়া অগস্ত্যদেব তৎসম্নের রামকে প্রদান করিলেন।

চয়োদশ সর্গা। অগস্তাদেব কহিলেন, তোমরা জানকীকে লইরা আমার অভিবাদন করিতে আসিরাছ, রাম! ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও; লক্ষ্মণ! আমি অতিশর পরিতৃষ্ট হইলাম। এক্ষণে পথশুমে তোমাদের কন্ট হইতেছে, জানকীও নিশ্চর বিশ্রামার্থ উৎসক্ত হইরাছেন। এই স্কুমারী কথনও ক্লেশ

সহ্য করেন নাই, কেবল পতিনেহে দ্বেশপূর্ণ বনে আসিয়াছেন। রাম! এপ্থানে বের্পে ইনি আরাম পান, তুমি তাহাই কর। তোমার অনুসরণ করিয়া ইনি আতি দ্বকর কার্য সাধন করিতেছেন। আবহমান কাল হইতে স্থালোকদিগের ইহাই স্বভাব যে উহারা স্সম্প্রে অনুরাগিণী হয় এবং বিপশ্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা সংগপরিহারে বিদ্যুতের চাণ্ডলা, স্নেহছেদনে অস্তের তীক্ষ্মতা এবং অন্যায় আচরণে বায় ও গর্ডের শীঘ্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার পক্ষী সীতা এই সকল দোষশ্না এবং স্বসমাজে দেবী অর্ম্বতীর নাায় পতিরতার অগ্রগণা হইয়াছেন। বংস! তুমি ই'হাকে ও লক্ষ্মণকে লইয়া বাস করিলে এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই।

রাম তেজ:প্রদীশ্ত অগন্তোর এইর্প কথা শানিয়া কৃতাঞ্জলিপটে বিনীত বাকো কহিলেন,—তপোধন! আপান গরে, বখন আপান আমাদের গ্লে পরিতৃষ্ট হইতেছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগ্হীত হইলাম। একণে যে প্রানে বন আছে, জলও স্লেভ, আপান আমার এইর্প একটি প্রদেশ নির্দেশ করিয়া দিন। আমি তথার আশ্রম নির্মাণপূর্বক নির্তকাল সূথে বাস করিব।

তথন অগশ্তাদেব মুহ্তেকাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, বংস! এই প্থান হইতে দুই বোজন অলতরে পঞ্চলী নামে প্রসিন্ধ রমপ্রাম এক বন আছে। তথায় ফলম্ল স্প্রচ্রে, জলের অপ্রতুল নাই এবং ম্র্র্টেকীও ষ্পেণ্ট; তুমি ঐ বনে গিয়া আশ্রম নির্মাণপূর্বক পিড়নিদেশ পালনের নিমিত্র লক্ষ্যাদের সহিত স্থেধ বাস কর। বংস! আমি কেহিনিবন্ধন তল্মেবলৈ তোমার এই ব্তান্ত ও দশরথের মৃত্যু সমন্তই অবগত হইয়াছি। তুমি প্রিপ্ত এই স্থানে আমার সহিত বাস-সংকল্প করিয়া পরে অন্য মত করিতেছ করিলেই কহিতেছি, তুমি পঞ্চলটীতে গমন কর। ঐ প্রান নিতান্ত দুরে নুর্মে উহা অত্যন্ত রমণীয় ও স্বাংশেই প্রশংসনীয়, জানকী তথায় গিয়া নির্মাণ্ট স্থানী হইবেন। তুমি ঐ প্রবিত্র নির্জন বনে বাস করিয়া অনায়ানে তাপসগণকে রক্ষা করিতে পারিবে। তুমি সদাচার ও স্ক্রমর্থ। বংস! অগ্রে ঐ মধ্ক বন দেখা যায়। তুমি নাগ্রোধান্তম লক্ষ্য করিয়া ঐ বনের উত্তর দিয়া গমন কর, তাহা হইলে এক স্থলপ্রায় ভ্ভাগে একটি পর্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্বতের অদ্রেই পঞ্বটী।

মহর্ষি অগস্তা এইর প কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণপ্রক শরাসন ও ত্ণীর লইয়া জানকীর সহিত পঞ্চটীতে চলিলেন।

চতুর্মশ সর্গা। বাইতে বাইতে রাম পথমধ্যে এক মহাকার ভীমবল পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ও লক্ষ্মণ উহাকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসজ্ঞানে জিপ্তাসিলেন, তুমি কে?

পক্ষী মধ্যে ও কোমল রাক্যে যেন প্রতি ও পরিতৃশ্ত করিয়া কহিল,— বংস! আমি তোমাদের পিতার বয়স্য। রাম উহাকে পিতৃবয়স্য জানিয়া প্রেম কবিলেন এবং নিরাকুলমনে উহার নাম ও কুল জিচ্ছাসা করিলেন।

তখন পক্ষী আপনার নাম ও কুলের পরিচয় প্রদানপ্র্বক জীবোংপত্তি প্রসংগ্য কহিল, বংস! পূর্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি আম্লেডঃ

তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতিগণের মধ্যে কর্সমই প্রথম, এই কর্দমের পর বিকৃত, শেষ সংশ্রম, মহাবল বহুপুরে, স্থাণ্ড, মরীচি, আঁর, রুতু, প্রসত্য, প্রায়, অভিগরা, প্রচেডা, দক্ষ, বিবস্বৎ, অরিণ্টনেমি ও কন্যাপ। প্রজাপতি দক্ষের ষাটটি ষণ্টিবনী কন্যা উৎপান হন। ঐ কন্যাপই উহার মধ্যে আটটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উহাদের নাম—অদিতি, দিতি, দন্ধ, কালকা, তামা, ক্রোধবশা মন্ ও অনলা। পাণিগ্রহণান্ডে কন্যাপ প্রীতমনে কহিলেন, পানীগণ! তোমরা একণা আমার তুলা বিলোকের প্রজাপতি প্রেসকল প্রসব কর। তথন অদিতি, দিতি, দন্ধ ও কালকা—ইহারা তিশ্বেষের সম্মত ইইলেন; কিন্তু কেই কেই অনুমোদন করিলেন না। অনন্তর অদিতির গর্ভে অদ্বৈস্কৃ, ন্বাদল রুদ্র ও ব্যাল অন্বিনীকুমার প্রভাতি তেরিলটি দেবতা উৎপান ইইলেন। আর দিতির গর্ভে দৈতাদিগেরই অধিকারে ছিল। পরে দন্ধ ইতে অন্বগ্রীব, কালকা হইতে নরক ও কালক এবং তামা হইতে কোণ্ডী, ভাসী, শোনী, ধৃতরাশ্রী ও শ্রুকী বিলোক-প্রসিদ্ধ এই পাঁচ কন্যা উৎপান হয়। আবার এই কোণ্ডী ইইতে উল্লুক, ভাসী হইতে ভাস, শোনী ইইতে শেনন ও গ্রেষ্ঠ ধৃতরাশ্রী হইতে ইংস, কলহংস ও চন্তবাক এবং শ্রুকী ইইতে নতা জন্মে। নতারও বিনতা নামে ক্রিকী কন্যা উৎপান হয়।

এবং শাকী হইতে নতা জন্মে। নতারও বিনতা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়।

অনন্তর ক্লোধবণার পর্ভে ম্গা, ম্গমদা, হাত্র ভদ্রমদা, মাত্রুগা, শাদ লা, দেবতা, স্রাভি, স্কেকণা, স্ররমা ও কদ্রু এই দেশটি কন্যা জন্মে। ম্গসকল ম্গার প্রে। ভল্ল,ক, স্মর ও চমরসকলা ম্গমদার প্রে। ভদ্রমদার ইরাবতী নামে এক কন্যা হয়। ইহারই প্রে একিছিল। হরির গর্ভে সিংহ ও বানর জন্মে। শাদ লা হইতে গোলাপ্যাল ও বৃদ্ধি মাত্রুগা হইতে মাত্রুগা ও শ্বেতা হইতে দিগ্রুজ উৎপন্ন হয়। স্বর্গিক দেই কন্যা, রোহিণা ও বৃদ্ধিনা গণধবাঁ। রোহিণা হইতে গো ও প্রের্গিন।

অনশ্তর মন্ হইতে মন্যা উৎপন্ন হয়। মৃথ হইতে রাজাণ, বাহ্ হইতে ক্ষার্য, উর্ হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শ্র জান্য। প্রির্ফল ব্লাসকল অনলার সম্তান। শ্রুকীপোত্রী বিনতা হইতে গর্ড ও অর্ণ জান্য। আমি সেই অর্ণের পত্রে, নাম জটায়; শোনী আমার জাননী এবং সম্পাতি অগ্রজ। রাম! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলো আমি তোমার এই বনবাসে সহায় হইরা থাকি। তুমি লাক্ষ্যণের সহিত ফলান্বেষণে গমন করিলো আমিই জানকীর রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

তথন রাম প্রতিমনে তাঁহাকে আলিজনপূর্বক প্রেম ও প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার মুখে পিতার মিগ্রতার কথা প্রনঃ প্রনঃ প্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহার হচ্চেত জানকীর রক্ষাভার অপণিপূর্বক বিপক্ষের বিনাশ-সাধন ও বনের বিদ্যা নিবারণ করিবার নিমিত্ত পঞ্চবটাতে প্রবেশ করিলেন।

শণ্ডদশ সর্গা। রাম সেই হিংশ্রজন্তুপরিপর্ণ পশুবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! অগস্ভাদেব বাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই দেশে আগমন করিলাম। এই পর্নিপত কানন পশুবটী। তুমি এক্ষণে ইহার সর্বত্ত দ্বিত প্রসারণ করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে মনোমত আশ্রম প্রস্তৃত হইতে

পারে। যথায় জানকী প্রতি ইইবেন, এবং আমরাও সর্বাংশে আরাম পাইব, যে স্থানে নিকটে জলাশর ও জল স্বচ্ছ, যে স্থানে বন রমণীর এবং সমিধ, কুশ ও প্রস্থেও স্কেভ,—তুমি এইর্প একটি স্থান নির্বাচন কর। বংসা এবিষয়ে তুমিই স্নিপ্রেণ।

তখন স্থার লক্ষ্যণ কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীর সমক্ষে রামকে কহিলেন, জার্য! আপনি বিদ্যমানে আমি চিরকাল আপনারই কিব্দর হইয়া থাকিব। এক্ষণে স্বয়ং কোন এক প্রাতিকর স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিন এবং তথায় আমাকে আশ্রম নির্মাণার্থ আদেশ কর্ন।

রাম লক্ষ্যণের কথার অত্যন্ত সন্তুন্ট হইলেন এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া সর্বগ্রেণাপেত একটি স্থান মনোনীত করিলেন। পরে তথার গমন ও লক্ষ্যণের হসত গ্রহণপূর্বক করিলেন; বংস! এই স্থানে বিস্তর প্রেপবৃক্ষ আছে এবং ইহা সমতল ও স্কের। তুমি এখানে যথাবিধানে এক স্বর্মা আশ্রম নির্মাণ কর। ইহার অন্বেই রমণীয় সরোবর, উহাতে তর্ণ স্বর্ধর ন্যায় অর্ণবর্ণ স্বর্গণে পদমসকল প্রস্কর্তিত হইয়াছে। মহার্য অগস্ত্য যাহার কথা উল্লেখ করিরাছেন, ঐ সেই গোদাবরী। ঐ নদী নিতাল্ত নিকটে বা দ্রের নহে। উহা হংস, সারস ও চক্রবাকে শোভিত আছে, পিপার্থিত বহুসংখা মাণে ব্যাণ্ড রহিয়াছে এবং উহার তীরে কুস্মিত ব্ক্সকল কিট হইতেছে। ঐ দেখ, কন্দর্বহল পর্বতপ্রেণী, উহা অতাল্ড উচ্চ ময়র্বতি মান্তকতে কেকারেব করিতেছে; ঐ পর্বতে পর্যাণ্ড সা্রমণ্ড রক্ষাকল ও তার সিহে বালরা উহা যেন নানাবর্ণতিত্তিত মাতল্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং বাল, তাল, তমাল, থজরে, পনস, জলকদন্ব, তিনিশা, আয়, অশোক, তিলক, স্কেন্টের ও পাটল প্রভৃতি কুস্মিত লতাগালমজাড়ত ব্লে শোভিত হইতেছে। এই স্থান অতিশর পবির ও রমণীয়, এখানে ম্গপক্ষী যথেন্ট আছে, সত্থেপর আমরা এই বিহৎগরাক্ষ জটারার সহিত এই স্থানেই বাস করিব।

তখন মহাবল লক্ষ্মণ অনতিবিলন্দে তথার স্থেশসত উংকৃষ্ট স্তম্ভণাভিত সমতল ও স্বমা এক পর্ণালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি ম্ত্রিকান্বারা নির্মিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য সম্পাদিত হইল; এবং উহা দমিশাখা, কুশ, কাশ, শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া স্ফুড় পাশে সংযত হইল। লক্ষ্মণ এইর্পে আশ্রম নির্মাণ করিয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং তথার স্নান করিয়া শন্ম উত্তোলন ও পথপান্বস্থি বৃক্ষের ফল গ্রহণপূর্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনুস্তর প্রশাবলি প্রদান ও ষথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করিলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যুক্ত সন্তোষ জানকা। তৎকালে রাম তাহাকে গাঢ় আলিজ্যন করিয়া স্নেহ্বাক্যে কহিলেন, বংস! প্রতি হইলাম, তুমি অতি মহৎ কর্ম সম্পল্ল করিয়াছ। এক্ষণে আমি পারিতোষিক্সবর্প কেবল তোমাকে আলিজ্যন করিলাম। চিত্তপরিজ্ঞানে তোমার বিলক্ষণ নিপ্রেতা আছে। তুমি ধর্মজ্ঞ ও কৃতক্ত: তোমার তুলা পত্র যথন বিদ্যমান, তখন পিতা লোকান্তরিত হইলেও জনীবিত রহিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অনশ্তর রাম স্বলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছ্কাল প্রম স্থে বাস করিয়া রহিলেন। সীতা ও লক্ষ্যাণও নানা প্রকারে তাঁহার শ্রহ্যা করিতে লাগিলেন।



মোড়শ সর্গাঃ অনন্তর শরংকাল অতীত ও হেমন্ত সম্পাদ্থত হইল। তথন রাম একদা রাচ্চি প্রভাতে স্নানার্থ রমণীর গোদাবরীতে বাইতেছেন, বিনীত লক্ষ্মণও কলস লইয়া জানকীর সহিত তাঁহার পশ্চা প্রশাস চলিয়াছেন। তিনি গমনকালে কহিলেন, প্রিয়ন্বদ! যে ঋতু আপনার প্রিম, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবংসর যেন অলম্কৃত হুইফ্সি শোভিত হুইতেছে। নীহারে সর্বশরীর কর্কণ হইয়াছে, প্রথিবী স্কান্সি, জল স্পর্শ করা দুক্তর এবং আনি স্থানের হইতেছে। এই সমতে সকলে নবাল ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান স্বারা পিতৃগণ্ সদবগণের তৃণিত সাধন করিয়া নিম্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগাদ্রবা স্প্রের, গবোর অভাব নাই; জরলাভার্থী ভ্পাল-গণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে সূত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে সূর্যের দক্ষিণায়ন, স্তরাং উত্তর দিক, তিলক্সনৈ স্তঃলোকের ন্যায় হতনী হইয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃ হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্য অতিদ্বে, সূতরাং স্পন্টতঃই উহার হিমালয় এই নাম সাথাক হইতেছে। দিবসের মধ্যাক্তে রৌদ্র অত্যন্ত সংখ্যেবা, গমনাগমনে কিছুমাত কুর্যান্ত নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সুর্যের তেজ মৃদ্ধ হইয়াছে, হিম ধথেন্ট, অরণ্য শুন্যপ্রায় এবং পদম নীহারে নন্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রঙ্গনী তৃষারে সতত ধুসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, প্রেয়া নক্ষরদৃষ্টে রাচিমান অন্মান করিতে হয়, শীত যংপরোনাস্তি এবং প্রহরসকল স্বাদীর্ঘ। চন্দ্রের সোভাগ্য স্থেরি সংক্রমিত হইয়াছে এবং চন্দ্রমণ্ডলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলতঃ এক্ষণে উহা নিঃশ্বাস-বাম্পে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্পান হইয়াছে, স্বভরাং উহা উত্তাপমলিনা সীতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি, তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়, দ্বভাবতঃই অনুষ্ট, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগণে শীতল ইইয়া বহিতে থাকে। অরণ্য বাষ্টেপ আচ্ছল্ল, যব ও গোধুম উৎপান্ন হইয়াছে এবং সূর্যোদয়ে

অরণ্য বাপে আচ্ছন্ন, যব ও গোধ্ম উৎপন্ন ইইয়াছে এবং স্থোদ্য়ে রেণিও ব সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত ইইতেছে। কনককান্তি ধান্য থজুরি প্রেণর ন্যায় পতিবর্ণ তন্ত্রলপূর্ণ মস্তকে কিণ্ডিং সন্নত ইইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত ইইয়া ইতস্ততঃ বিকীণ হওয়াতে ন্বিপ্রহারেও স্থা শাতেকর ন্যায় অন্ভূত ইইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্ধ নিস্তেজ ও পান্ত্রণ,

উহা নীহারমণ্ডিত তৃণশ্যামল ভূতলে পতিত হইরা অতি স্ফরে হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঞ্যেরা ভৃষ্ণতে হইয়া সুশীতল জল স্পর্শপূর্বক শু-ড সঙ্কোচ করিয়া লইতেছে। ফেমন ভীর, ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইর্প হংস, সারস প্রভৃতি জ্ঞাচর বিহজেরা তীরে সম্পশ্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুসমুসহীন বনশ্রেণী রাগ্রিকালে হিমান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জ্ঞা বাজ্পে আচ্ছন্ন, বাল,কার্রাশি হিমে আর্দ্র ইয়াছে এবং সারসগণ বলরবে অন,মিত হইতেছে। তুষারপাত, স্যেরি মূদ্তা ও শৈতা—এই সমস্ত কারণে হুল শৈলাগ্রে থাকিলেও স্থবাদ; বোধ হয়। কমলদল হিমে লণ্ট হইয়া ম্ণালমাতে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশব ও কণি কা শীর্ণ এবং জরাপ্রভাবে পরসকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উহার আর পূর্ববং শোভা নাই। আর্ব! এই সময় নন্দিগ্রায়ে ধর্মপরায়ণ ভরত দঃখে সম্থিক কাতর হইয়া জ্বোষ্ঠভান্তনিবন্ধন তপ অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি রাজ্য, মান ও বিবিধ ভোগে উপেক্ষা করিয়া আহারসংযম-পূর্বক ভ্তেকে শয়ন করেন। বোধ হয় এখন তিনিও স্নানার্থ প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইরা সর্ধতে গমন করিতেছেন। ভরত অতাশ্ত স্থী ও স্কুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে হিমে নিপর্টিড়ত হইয়া ক্রিকারে সর্যাতে অবগাহন করিতেছেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যানিত, জিতেন্দ্রিক্তাবী ও সংশার: তাঁহার বাহ্ আঞ্চান্লাম্বত, বর্ণ শ্যামল ও উদর স্ক্রা; তিনি লক্জাক্তমে কখনও
নিষিশ্ব আচরণ করেন না। সেই পদ্মপদ্যশাস্তিন ভোগস্থ কুছ করিয়া সর্বাংশে
আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপন্তি সুন্বাসী হইলেও তিনি তাপসের আচার
অবলম্কনপূর্বক আপনার অন্কর্ম করিয়তছেন। আর্ব! এইর্প কার্যে ম্বর্গ
যে তাহার হস্তগত হইবে, ইহুতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, মন্যা মাতৃস্বভাবের অন্সূর্তিবিয়া থাকে, ফলতঃ তিনি ইহার অন্যথা করিলেন। হার! দশরথ যাঁহার ব্যাসী, স্নালি ভরত যাঁহার প্রে, সেই কৈকেয়ী কির্পে তাদৃশ জ্রদশিনী হইলেন!

ধর্ম পরারণ লক্ষ্মণ স্নেহভরে এইর প কহিতেছিলেন, এই অবসরে রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহিতে না পারিয়া কহিলেন, বংস! তুমি ইক্ষমাকুনাথ ভরতের ঐ কথা কও। মাতা কৈকেয়ীর নিশা কখনই কয়িও না। দেখ, আমার ব্যাখি বনবাসে দঢ়ে ও পিথর থাকিলেও প্নরায় ভরত-স্নেহে চণ্ডল হইতেছে। তাহার সেই প্রিয় মধ্র হৃদয়হারী অমৃততুলা ও আহ্মাদকর কথা সততই আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষ্মণ! জানি না, আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি সকলেরই সহিত সমবেত হইব!

রাম এইর্প বিলাপ ও পরিতাপপ্র্বক গোদাবরীতে গিয়া জানকী ও লক্ষ্যুণের সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের তপ্র করিয়া উদিত সূর্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদু যেমন নন্দী ও পার্বতীর সহিত স্নানাস্তে শোভা পান, ঐ সময় রামেরও সেইর্প শোভা হইল।

সশ্তদশ সগ্নি অনন্তর তাঁহারা গোদাবরী হইতে আশ্রমে গমন করিলেন, এবং পোর্বাহ্নিক কার্য সমাপনপূর্বক পর্শকৃটীরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাম তক্ষধ্যে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানকীর সহিত পরমস্থা উপবিষ্ট হইয়া চিনাসগ্গত চন্দ্রের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন এবং ক্ষমিগণকর্তৃক সমাদ্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত নানা কথার প্রসংগ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে এক রাক্ষসী বদ্ছোক্তমে তথার উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী রাবণের তগিনী, নাম শ্পেণিখা। সে তথার আসিয়া অনজাকালিত প্রত্রীক-লোচন মাতজাগামী রাজশ্রীসম্পান স্কুমার মহাবল জটাধারী ইন্দ্রোপম ইন্দীবরশ্যাম রামকে দেখিতে পাইল এবং দর্শনিমার কামে মোহিত হইল। রাম স্মুখ, সে দুর্ম্খী, রামের কটিদেশ স্ক্রু, উহার স্থল, রাম বিশাললোচন, সে বির্পাক্ষী; রাম স্কেন, তাহার কেশজাল তায়বং পিশাল: রাম স্রুপ, সে বির্পা; রাম স্কের, তাহার কণ্ঠন্বর অতি ভীষণ; রাম ব্রা, সে বৃদ্ধা; রাম স্মুণীল, সে দুর্ব্ভা; রাম প্রির্বাদী, সে প্রতিক্লভাবিণী। ঐ নিশাচরী অনশালরে মোহিত হইলা তাহাকে কহিল,—রাম! তোমার হলতে শর ও শ্রাসন, মুস্তকে জটাজন্ট, এক্ষণে বল, তুমি কি কারণে তাপস্বেশে ভাষ্যর সহিত এই রাক্ষসাধিকত দেশে আসিয়াছ?

তথন রাম, সরলস্বভাবনিবন্ধন, অকপটে কহিলের, দেব-বিক্রম দশর্থ নামে কোন এক রাজা ছিলেন, অর্থম তাঁহার জ্যেন্ট প্রক্রেমানার নাম রাম। লক্ষ্মণ নামে ঐ আমরে কনিন্ট প্রতা, উনি অত্যন্তই অনুগত। এই আমার ভার্যা.
ই'হার নাম জানকী। আমি পিতামাতার আকেশের বশীভূত হইয়া ধর্মোন্দেশে বনে বাস করিতে আসিয়াছি। একণে প্রতী তুমি কে? কাহার কন্যা? কাহার বংশেই বা তোমার জন্ম? তুমি চার্রেম্পিনী নও, বোধ হয় কোন রাক্ষসী হইবে। যাহাই হউক, তুমি এই স্থানে কি কারণে আইলে?



কামার্তা শ্পণিখা কহিল, শ্ন, সমস্তই কহিতেছি। আমি শ্পণিখা নামে কামর্পিণী রাক্ষসী, এই বনমধ্যে সকলের মনে রাস উৎপাদনপ্র্বিক একাকী বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাক্ষসরাজ রাবণের নাম শ্নিরা থাকিবে, তিনি

আমার প্রাতা; এবং নিরা ধাঁহার প্রবল সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসদ্বেধী ধার্মিক বিভাষণ ও প্রধাত-বিক্তম থর ও দ্বণ-ইহারাও আমার প্রাতা। আমি দ্বশাস্তিতে ইহাদিগকে অভিক্রম করিরাছি। রাম! তুমি স্কুমর পরেষ, আমি তোমাকে দেখিবামার কামের বশবতিনী হইরা উপাস্থিত ইইরাছি। আমার প্রভাব অতি আম্চর্থ, আমি দ্বেছাক্তমে অপ্রতিহতবলে সকল লোকে গমনাগমন করিরা থাকি। একণে তুমি চিরদিনের নিমিত্ত আমার ভর্তা হও। অতঃপর সীতাকে লইরা আর কি করিবে? সীতা বিকৃতা ও বিরুপা, বলিতে কি এ কোন অংশেই তোমার বোগা হইতেছে না। আমিই তোমার অনুরুপ, তুমি আমাকেই ভার্যারুপে দর্শন কর। এই মানুষী সীতা করালদশনা, ফুশোদরী ও অসতী, আমি এখনই লক্ষ্যণের সহিত ইহাকে ভক্ষণ করিব। তাহা ইইলে তুমি কামী হইরা আমার সহিত গিরিশ্লপ ও বন অবলোকনপূর্বক দশ্ভকারণো বিচরণ করিতে প্রিরবে।

আন্দাদশ সগা ॥ তখন রাম সেই অনতগবশবাতিনী শ্পণখাকে পরিহাসপ্রেক হাস্যম্থে মধ্র বাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি দার্থ্যণ করিয়াছি, এই সাতা আমার দরিতা, ইনি সভতই আমার সমিহিতা অক্টেই তোমার ন্যায় স্থালোকের সপদ্ধীর সহিত অবস্থান অতাশ্ড অস্থের ক্রিন। এই আমার কনিন্দ্র প্রাতা মহাবার লক্ষ্যণ— স্পাল ও প্রিয়দশন জ্বাক্তর ইনি অন্তাবস্থায় রহিয়াছেন; দাম্পত্য স্থ কে কির্প, তাহার কিছু ক্রিত নহেন; এক্টের ইয়াছে, তোমার যের্প র্প্তির য্বা সম্প্রেই তাহার অন্র্প, সন্দেহ নাই। বিশাললোচনে! এক্টের ক্রিইইডা বেমন স্মের্কে গ্রহণ করে সেইর্প তুমি ই'হাকে ভর্তু ছে গ্রহণ করি সেইর্প তুমি ই'হাকে ভর্তু ছে গ্রহণ করে সেইর্প তুমি ই'হাকে ভর্তু ছে গ্রহণ করে সেইর্প

অনশ্তর শ্পণিখা রামকে তংক্ষণাং পরিত্যাগপ্রিক লক্ষ্যণকৈ কহিল, তোমার যে প্রকার রূপ, আমিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এক্ষণে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত পরম সূথে দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে।

তখন লক্ষ্যণ হাসাম্থে স্মঞ্জত বাব্দো কহিলেন, দেখ, আমি দাস, আমার ভাষা হইয়া তুমি কি দাসীভাবে থাকিবে? আরি রক্তোৎপলবর্ণে! আমি আর্য রামেরই অধীন। রাম স্মশ্পম, এক্ষণে তুমি তাঁহার কনিন্দা পত্নী হও, তাহা হইলে প্রকাম হইয়া পরম স্থে কালবাপন করিবে। ইনি এই বির্পা, অসতী, করালদশনা, কূশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই গ্রহণ করিবেন। কোন্ বিচক্ষণ লোক এই প্রকার শ্রেষ্ঠ রূপ পরিত্যাগ করিয়া মান্ধীতে আসম্ভ হইতে পারে।

দার্ণদর্শনা শ্পণিয়া পরিহাস ব্বিত না, সে লক্ষ্যণের কথা প্রবণপ্রক উহা সতা বলিয়াই বিশ্বাস করিল এবং কামমোহে রামকে কহিতে লাগিল, তুমি এই বির্পা, অসতী, ঘোরাকৃতি, কুশোদরী বৃন্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সমাদর করিতেছ না। অতএব আমি আজ তোমার সমকেই ইহাকে ভক্ষণ করিব এবং সপত্নীশ্না হইরা পরম স্থে তোমার সহিত পরিশ্রমণ করিব। এই বলিয়া সেই অলগারলোহিতবর্ণা রাক্ষসী রোষভরে মৃগনয়না জানকীর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি ধাবমান হইল। বোধ হইল যেন মহা উল্কা রোহিণীর দিকে আসিতেছে। তথন মহাবল রাম সেই মৃত্যুপাশসদৃশী রাক্ষসীকে নিবারণপূর্বক কুপিত হইয়া লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! তুমি আর কখনও ইতর স্মীলোকের সহিত পরিহাস করিও না; দেখ, জানকী ষেন কথাণিং জীবিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্রই ঐ বিকৃতা, উল্মন্তা, অসতীকে বিরুপে করিয়া দেও।

মহাবল লক্ষ্যণ এইর প অভিহিত হইবামাত্র ক্রোধভরে রামের সমক্ষেই থকা উদ্যত করিয়া শ্পণিখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিলেন। তখন সেই ঘোরা নিশাচরী র ধিরধারায় সিম্ভ হইয়া বিশ্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবৈগে চলিল, এবং উধর্বাহ: হইয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় তজ্ঞানগর্জনপর্বেক বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রকোলবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর শ্রণণিথা জনন্থানে রাক্ষসগণবেণ্টিত প্রাতা থরের সামিহিত হইরা গগনতল হইতে অপনির নায়ে ভ্তলে পতিত হইল। তথন উন্নতেজা খর ভাহাকে শোণিতিসিত্ত ও ভ্তলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধাকুলিত মনে কহিল, উখিত হও, কি হইয়াছে, মোহ ও ভ্রুক্তিরতাগ কর। তৃয়ি এমন স্বর্গা ছিলে, বথার্থতঃ বল, তোমায় কে এইক্তিসবির্প করিয়া দিল? কেই বা অপহেলা করিয়া সম্মুখে শয়ান কৃষ্ণপর্কে নিরপ্রথারে অপান্তির অগ্রভাগন্বারা বাথিত করিল? বে আজ ভোমাকে সিইয়া তীক্ষা বির পান করিয়াছে, তাহার কপ্রে কালপাল সলেশন, কিছুক্তি মোহপ্রভাবে তাহা ব্রিতেছে না। তৃমি বলবীর্যসম্পন্না ও কৃতাতের সায়ে ভীমদর্শনা, তৃমি কামর্গিণী ও কামগামিনী; এক্ষণে বল, অক্তি রে তোমায় এইর্পে বির্ণ করিয়াছিলে? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তোমায় এইর্প্ ক্রিলা করিয়াছে? দেব, গন্ধর্ব, ভ্রুত ও অবিগণের মধ্যে এমন বলবান কে অতি রে তোমায় এইর্পে বির্ণ করিয়াছলে? গ্রহে কোন্ ব্যক্তিই বা তোমায় এইর্প করিমাছে? দেব, গন্ধর্ব, ভ্রুত ও অবিগণের মধ্যে এমন বলবান কে অতি রে তোমায় এইর্পে বির্ণ করিরণ হিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না, বে আমায় অপকায় করিতে পারে। যাহাই হউক, ত্জার্ত সারের কেমন নীয় হইতে ক্লীর গ্রহণ করে, সেইর্প আজ আমি প্রাণ্ডলার করিয়াছেন? দলবন্ধ বিহণ্ডেরা হ্তমেনে কাহায় দেহ হইতে মাংস হিলাভিয় করিয়াছেন? দলবন্ধ বিহণ্ডেরা হ্তমেনে কাহায় দেহ হইতে মাংস হিলাভিয় করিয়া ভক্ষণ করিবে? আমি বাহাকে আক্রমণ করিব সেই দানহানকে দেবতা, গণ্মর্ব, পিলাচ ও রাক্ষসেরাও রণে রক্ষা করিয়ত পারিবেন না। ভগিনি! এক্ষণে তৃমি অলেপ অলেপ সংজ্ঞালাভ করিয়া বল, বনমধ্যে কোন্ দ্বিনীত বারম্ব প্রকাশ করিয়া তোমায় পরাভব করিল?

তখন শ্পেণিখা খরের এইর্প বাক্য প্রবণপূর্বক বাদ্পাক্ললোচনে কহিতে লাগিল, দ'ভকারণ্যে দশরখের দুই পুরু আছে। উহাদের নাম রাম ও লক্ষ্যা। উহারা তর্ণ, স্র্পার ও মহাবল; উহাদের নের পশ্মপরের ন্যার বিস্তীর্ণ এবং পরিধান চীর ও কৃষ্ট্যে; উহারা ফলম্লাহারী, রক্ষানারী, জিডেলিরে ও গন্ধর্বরাজসদৃশ, উহাদের অপ্যে স্কৃত্যার ফলম্লাহারী, রক্ষানারী, জিডেলিরে ও গন্ধর্বরাজসদৃশ, উহাদের অপ্যে স্কৃত্যাই রাজচিহ্সকল রহিয়াছে। ঐ দুই প্রাতা দেবতা কি দানব আমি তাহা কিছুই বলিতে পারি না। আমি তাহাদের মধ্যে সর্বালেকারসম্পন্না সর্বালগ্যন্থরী তর্ণী এক রমণীকে দেখিয়াছি। উহার নিমিত্তই তাহারা অনাথা ও অসতীর তুল্য আমার এইর্প দ্রবস্থা

করিয়াছে। এক্ষণে আমি র**ণম্থলে সেই** কৃটিলার এবং ঐ দুই ভ্রাতার উষ্ণ শোণিত পান করিব, এই আমার প্রথম সম্কল্প, ইহা তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

শ্পণিখা এইর্প কহিলে খর দ্বন্ধ হইরা কৃতান্তত্লা চতুর্দা মহাবল রাক্ষসকে আহ্যানপ্র্বক কহিল, দেখ, চীরচর্মধারী সশস্ত দুইটি মন্যা এক প্রমদার সহিত এই ঘার দন্ডকারণাে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে এবং সেই দুর্বৃত্তা নারীকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভগিনী আজ তাহাদের র্থির পান করিবেন। ইহাই ই'হার বাসনা। এক্ষণে তোমরা গিয়া স্বতেজে উহাদিগকে দলন করিয়া শীদ্র ইহা সম্পন্ন কর। ইনি তোমাদের হস্তে ঐ দুই মন্যাকে নিহত দেখিয়া প্রাকিত মনে উহাদের শোণিতে পিপাসা শান্তি করিবেন।

তখন রাক্ষসগণ খরের এইর্প আদেশ পাইয়া শ্পেণিখার সহিত পবন-প্রেরিত মেখের ন্যায় মহাবেগে তথার গমন করিল।

বিংশ সর্গা ঘোরা শ্পণিথা আশ্রমে গিয়া রাক্ষসগণকে সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্যণকে দেখাইয়া দিল। উহারা দেখিল, মহাবল বৃদ্ধি সীতার সহিত পর্ণশালায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং লক্ষ্যণ তাঁহার বেরা করিতেছেন।

এদিকে রাম নিশাচরগণকে অবলোকন ক্রিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! তুমি ক্ষণকাল সীভার সমিহিত থকে, ধ্ব-সমস্ত রাক্ষ্য শ্পণিখার রক্ষার্থ আগমন করিল, আমি উহাদিগকে ক্রিয়া করিতেছি। লক্ষ্মণও যথাজ্ঞা বলিয়া তংক্ষণাং সম্মত হইলেন।

অনশ্তর রাম শ্বর্থখাচত প্রাসনে জ্যাগ্র্ণ যোজনা করিরা রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, আমরা দুর্যব্তিনর রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত এই গছন দশ্ডকারণাে প্রবেশ করিয়য়িছি। ফলম্ল আমাদের আহার, আমরা জিতেশির, রজাচারী ও তাপস; এক্ষণে বল, তােমরা কি কারণে আমাদের হৈংসা করিতেছ? তােমরা পাফণ্ড, খাবিগণের উপর নিরশ্তর উৎপাত করিয়া থাক, আমরা তাহাদেরই নিয়োগে তােমাদের বিনাশার্থ শরাসনহলেত আসিয়াছি। অতঃপর তােমরা ঐ শ্থানেই সদ্ভূণ্ট হইয়া থাক, আর অগ্রসর হইও না; অথবা বদি একাশ্তই প্রাণের মমতা থাকে, এখনই প্রতিনিক্ত হও।

তখন সেই বিপ্রঘাতক, আরম্ভলোচন, যোরর্প রাক্ষসেরা হ্ল্টমনে অদ্শু-পরান্তম রামকে কহিল, তুমি আমাদের অধিনারক মহান্তা খরের দ্রোধাদ্রেক করিরাছ, আজিকার যুন্থে তোমাকেই আমাদের হলত প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী, আমরা বহুসংখ্য, সংগ্রামের কথা দ্রে থাক, তোমার এমন কি শক্তি যে আমাদের সন্মুখেও তিন্ঠিতে পার? আজ নিশ্চরই তোমায় আমাদের শ্ল, পরিঘ ও পট্টিশান্তে প্রাণ, বল ও হল্তের ধন্ ত্যাগ করিতে হইবে। এই বলিয়া রাক্ষসেরা রোষাবিদ্দ হইরা অন্তর্শন্ত উত্তোলনপূর্বক রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাঁহার উপর চৌন্দটি শ্লে নিক্ষেপ করিল। দ্রুর্বর রাম স্বর্ণমন্থিত তাবংসংখ্য শরে ঐ সকল শ্লে খন্ড থন্ড করিয়া ফেলিলেন। অন্তর্ব তিনি বংপরোনাশ্তি কুপিত হইরা ত্নীর হইতে শিলাশাণিত ভাস্করের ন্যায় প্রভাসন্পন্ন নার্চাস্ত গ্রহণ করিলেন এবং রাক্ষসগণকে লক্ষা করিয়া ইন্দ্র যেমন বন্ধু নিক্ষেপ করেন, তদ্মুপ তংসমুদ্র পরিত্যাগ করিলেন।

তথন ঐ সকল অস্ত্র মহাবেগে নিশাচরগণের বক্ষ ভেদপর্বেক রক্তান্ত হইরা বন্দমীকমধ্যে উরগের ন্যায় ভ্গের্ভে প্রবেশ করিল। রক্ষেসেরাও প্রাণত্যাগ-প্রেকি বিকৃত ও শোণিতলিশ্ত হইয়া ছিলম্ল ব্কের ন্যায় ধরাতলে শয়ান হইল।

তন্দর্শনে ঈষং শৃৎকশোণিতা শৃপণিথা ক্রোধে অধীর হইয়া থরের সলিধানে গমনপ্রেক নির্যাস্থ্যক্ত লভার ন্যায় সকাভরে প্নেরায় পভিত হইল এবং শোকার্ত হইয়া বিবর্ণ মুখে মৃক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

একবিংশ লগাঁ। তথন খর অনর্থসম্পাদনার্থ আগতা ভগিনী শূপণখাকে ভ্তলে নিপতিত দেখিয়া জাধে কহিতে লাগিল, আমি সেই সকল মাংসাশী মহাবীর রাক্ষসগণকে তোমার প্রিয় কার্য সাধনের নিমিন্ত নিয়োগ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি আবার কেন রোদন করিতেছ? ঐ সমস্ত নিশাচর আমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত; উহারা প্রতিনিয়ত আমার শৃভকামনা করিয়া থাকে এবং প্রবল আঘাতেও উহাদিগকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। তাহারা যে আমার আদেশান্রপ কার্য করে নাই, ইহা কোনক্তমেই সম্ভব কুইতেছে না; তবে তুমি কেন শোকে হা নাথ!' বলিয়া আর্তনাদ করিতেছ? কার্য অত্যন্ত ইছা হইতেছে। আমি তোমার রক্ষক, আমি বিদ্যমানে তুমি কি কারণে অনাথার নাায় বিলাপ করিতেছ? এক্ষণে উখিত হও, আর শোক ক্রিতেছ? একাণে উথিত হও, আর শোক ক্রিতেছ? একাণে উথিত হও, আর শোক ক্রিতেছ?

তখন দুধবি শ্পণিখা খরের এইবিসী সাক্ষ্যাবাক্যে সজল নয়ন মার্জনা করিয়া কহিল, আমি ছিল্লনাস্যা, ছিল্লখানী ও শোণিতপ্রবাহে সমাক্ষণি হইয়া আইলাম, তুমিও আমাকে সাক্ষ্যা করিলে। কিন্তু দেখ, আমার প্রিয়সাধন উদ্দেশে ভবিণ রাম ও লক্ষ্যাপ্তি বিনাশ করিবার নিমিত্ত বে-সমন্ত শ্লা-পট্রিশ-ধারী বেগবান রাক্ষসকে প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহারা রামের মর্মভেদী শরে নিহত হইয়াছে। উহাদিগকে ক্ষণকালমধ্যে রণন্ধলে নিপতিত এবং রামের এই অন্ত্রুত কার্য দেখিয়া আমার অত্যন্ত রাস ক্ষান্ময়াছে। আমি ভবিত, উদ্বিশ্ব ও বিষয়ে হইয়া প্নব্যার তোমার শরণাপন্ন হইলাম। বলিতে কি, এক্ষণে চতুর্দিকেই ভায়ের ভবিম মাতি দেখিতিছি। বিষাদ বাহার কুম্ভীর, শণ্কা বাহার তর্পা, আমি মেই বিস্তাণ শোকসাগরে নিম্পন হইয়াছি, তুমি আমাকে উন্ধার করা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বে-সকল নিশাচর আমার রক্ষার্থে গমন করিয়াছিল, রাম পদাতি হইয়াই তীক্ষা শরে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে যদি আমার ও রাক্ষসগণের প্রতি তোমার দয়া থাকে, যদি রামের সহিত যুন্ধ করিতে তোমার শক্তি বা তেজ থাকে, তাহা হইলে তুমি এই দল্ডে সেই দল্ডকারণাবাসী রাক্ষসকল্টককে বিনাশ কর। সে আমার পরম শত্রু; যদি আজ তাহাকে বধ করিতে না পার, তবে আমি নিশ্চয়ই নির্লাজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষে প্রাণ পরিতাগে করিব। আমার বোধ হয় যে, তুমি চতুরজা সৈনা সমভিব্যাহারে যাইলেও রণস্থলে তাহার সম্মুখে তিন্ঠিতে পারিবে না। তোমার বীরাভিমান আছে, কিন্তু তুমি বার নও, বৃথা বীরগর্ব প্রদর্শন করিয়া থাক। কুলকলজ্জ! তুমি অবিলন্দের এই জনস্থান হইতে বন্ধ্বান্ধব লইয়া দ্র হইয়া যাও। বদি ঐ দুইটি মন্মাকে বিনাশ করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি নিভাল্ড দুর্বল ও নির্বার্থ, তোমার আর এ স্থলে বাস কির্পে সম্ভব হইতে পারে? বলিতে কি, অভঃপর তোমাকে রামের তেজে আছেল হইয়া শান্তই বিনণ্ট হইতে হইবে। দশরধের পত্র রাম অতিশয় তেজস্বী এবং যে আমাকে বির্পে করিয়া দিয়াছে, রামের সেই প্রাতা লক্ষ্মণও বলবান।

লন্বোদরী শ্রপণিথা খরের সন্মিধানে এইর্প বিলাপ করিয়া শোকে হতজ্ঞান হইল এবং যারপরনাই দ্বংখিত হইয়া বারংক্র উদরে করাঘাতপূর্বক রোদন করিতে লাগিল।

ষাবিংশ সগা । মহাবীর খর রাজ্বীপামধ্যে এইর্প অপমানিত হইয়া উগ্র বাকো শ্পেশিথাকে কহিল, ভাগিনিং তামার এই অবমাননার আমার অত্যত রোধ উপস্থিত হইয়াছে, ক্তরে কারজল যেমন অসহ্য হর, সেইর্প উহা আমার কিছুতে সহ্য হইতেই গা। রাম অলপপ্রাণ মন্য্য, আমি স্ববীয়ে উহাকে গণনাই করি না। সে যে দুক্কম করিয়াছে, তামবন্ধন আজ তাহাকে আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে তাম চক্ষের জল সংবরণ কর, ভাত হইও না। আমি লক্ষ্মণের সহিত রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। সে আমার প্রশ্বধারায় নিহত হইলে তাম উহার রক্তবর্ণ উক্ষ শোণিত পান করিবে।

অনুষ্ঠার শ্রপণিখা ভ্রাতার এই কথায় চপলতাবশতঃ আহ্মাদিত হইয়া প্নরার উহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন খর প্রথমে তিরস্কৃত পরে প্রশংসিত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া সেনাধ্যক্ষ দ্যণকে কহিল, দ্রাতঃ! বাহারা লোকহিংসা লইয়া ক্রীড়া করে, সংগ্রামে কখনও পরাজিত হয় না, এবং সর্বাংশেই আমার মনোমত কার্য করিয়া থাকে, তুমি শীদ্র সেই নীলমেঘাকার ভীমবেগ বলগবিত মহান্ রাক্ষসসকলকে রণসক্ষা করিতে বল। আমার শরাসন, বিচিত্র অসি ও শাণিত শীস্ত আনয়ন কর এবং রঞ্জেও অশ্বযোজনা করাইয়া দেও। আমি দ্ববিনীত রামের বধ সাধনার্থ সর্বাগ্রেই যাতা করিব।

তখন দ্যণের আদেশে রথ নানাবর্ণ অশ্বে যোজিত হইয়া আনীত হইল।
উহা স্থের ন্যায় উল্জবল এবং স্মের্শ্লের নায় উয়ত; উহার চক্ত স্বর্গময়
এবং ক্বর বৈদ্যময়; উহা তশ্তকাগ্যনখচিত, কিল্কিলীজালমন্ডিত ও ধ্রজদ্ভসম্পন্ন; উহায় এক স্থানে খলা রহিয়াছে এবং ইতস্ততঃ স্বর্গনিমিতি মৎসা,
প্রপ, বৃক্ষ, পর্বত, চল্দু, স্থা, তায়া ও মালগলাগাক্ষিশোভিত হইতেছে। খর
ক্রোধভরে সেই মহারথে আরোহণ করিল। তল্পানে ঘোরচর্মধারী ধ্রজদশ্ভশোভিত ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ আসিয়া উহাকে বেন্টন করিল। মহাবল খর
উহাদিগের প্রতি দ্নিত্পাতপ্র্বক হ্ল্টমনে কহিল, এক্ষণে তোময়া আর বিলম্ব
করিও না; শীয়ই ব্রুখার্থ নিগতি হও।

অনন্তর সেই চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস মুবল, মুক্রি, পণ্টিশ, শ্ল, সুত্রীক্ষা, পরশ্, খজা, চক্ত, প্রদীশত তোমর, শান্তি, ঘোর ক্রিয়া, বৃহৎ শরাসন, গদা ও ভীমদর্শন বন্ধাকার অন্যাশন গ্রহণপূর্বক অক্সান হইতে ঘোররবে, মহাবেগে নিগতি হইল। উহারা যুন্ধার্থ নিগতি ইইলে খরের রখ কিরংক্ষণ পরে অলেপ অলেপ চলিল। পরে সার্রাথ সেম্বর আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক প্রবলবেগে অন্ব গোলনা করিতে লাগিল। রথের ঘর্মে ইবে দিগ্দিগন্ত প্রতিধন্নিত হইয়া উঠিল। ফুতান্তসদৃশ মহাবীর খরও স্ক্রেম্বরার্থ সম্বর হইয়া পাষাণ্ব্যা মেঘের ন্যার বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাপ্র সক সার্রাথকে মহাবেগে বাইতে আদেশ করিতে লাগিল।

রয়াবিংশ লগা । ইতাবসরে গদাভবণ ঘোরতর মেঘ গভার গর্জনপ্রাক ভাষণ রাক্ষস সৈন্যের উপর অশ্ভ রক্তর্থি আরম্ভ করিল। খরের স্দৃশ্য রথের বেগবান অন্বসকল কুস্মাকীণ রাজপথে বদ্ছান্তমে পতিও হইতে লাগিল। স্থের অত্যত নিকটে শ্যামবর্ণ, আরক্তোপানত অংগারচক্তাকার একটি মণ্ডল দ্রুট হইল। মহাকার দার্ণ গ্র আসিরা উন্নত স্বর্ণমর ধর্জণত আন্তমণপ্রেক উপবেশন করিল। মাংসাশী ম্গপক্ষীরা জনস্থানের প্রাণ্ডে বিকৃত স্বরে চাংকার এবং অশিব শিবাগণ দক্ষিণ দিকে ভৈরব রবে রাক্ষসদিগের অশ্ভ স্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদবর্ষী মাতংগসদৃশ ভীষণ মেঘে ন্ডেমেণ্ডল আছ্মে হইয়া গেল। রোমহর্ষণ ঘোর অন্ধকার বনবিভাগ আবৃত করিল। দিগ্রিদিক আর কিছ্ই দৃষ্ট হইল না। অকালে রক্তার্রসনসদৃশ সম্থ্যা আবিভ্তি হইল। হিংপ্র ম্গপক্ষিসকল থরের সম্মূখে গিরা ঘোর রবে চতুদিক প্রতিধানিত করিয়া তুলিল। কংক ও গ্রগণ চাংকার আরম্ভ করিল। ভ্রদেশী অশ্ভস্কেচক শ্গালেরা অনলশিখা-উদ্গারক মৃথকুহর বাাদান করিয়া রাক্ষসগণের অভিমূথে রক্ষ স্বরে ডাকিতে লাগিল। পরিঘাকার ধ্মকেতু স্বর্ণের সাল্লখানে দৃষ্ট হইল। স্থা

বহিতে লাগিল। দিবসে খণ্যোততৃল্য তারকা স্থালত হইরা পড়িল। সরোবরে পদ্মদল শ্ব্ক, মংস্য ও জলচর পক্ষীরা লান হইরা রহিল। বৃক্ষসকল ফলপ্র্পেশ্না এবং বিনা বাতে মেঘবর্ণ ধ্লিজাল উত্থিত হইল। সারিকাগণের অস্ফ্রট শব্দে বনস্থল আকুল হইরা উঠিল। গভার রবে ভরুকর উল্কাপাত এবং বনপর্বতমরী প্রথবী কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময় খর রথে সিংহনাদ করিতেছিল, উহার বাম হন্তে স্পন্দন, কণ্ঠস্বর অবসন্ধ, নের সজল ও শিরঃপাড়াও উপ্স্থিত হইল। কিন্তু সে মোহবশতঃ কিছ্তেই প্রতিনিব্ত হইল না।

তখন খর এই রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়া হাসাম্থে রাক্ষসগণকে কহিল, এক্ষণে চারিদিকে ভীষণ উৎপাত উপস্থিত, কিন্তু বলবনে ষেমন স্ববীর্ষে দ্র্বলকে গণনা করে না, তদুপ আমি ইহা লক্ষাই করিতেছি না। আমি তীক্ষা শরে গগনতল হইতে তারকাপাত করিব এবং কুন্থ হইয়া কৃতান্তকেও মৃত্যুম্থে ফেলিব। আজ বলদ্শ্ত রাম ও লক্ষ্যুণকে অস্প্রপ্রহারে সংহার না করিয়া ফিরিতেছি না। বাঁহার নিমিত্ত তাহাদের তাদ্শ ব্লিখ-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, আজ আমার সেই ভগিনী শ্রপথিয়া তাহাদিগের শোণিতপানে প্র্ণকাম হউন। আমি বৃদ্ধে কখনও পরাজিত হই নাই, মিথ্যা কহিতেছি না, তোমরাও বারংবার ইহা প্রতাক্ষ করিয়ছে। এক্ষণে ঐ দুই মন্বোর ক্ষ্যুক্তরে থাক, বিনি ঐরাবত-গামী, আমি জুন্ধ হইয়া সেই বজ্রখর ইলুকেও জিল্পলৈ নিপাত করিব। তখন মৃত্যুপাশবন্ধ রাক্ষস সৈনা খরের এইর্প গ্রাক্তি বাকা শ্রবণপূর্বক বারপরনাই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঐ সময় দেবতা, গশ্ধর্ব, সিশ্ধ ক্রেন্দ্রণগণ তথার বিমানে আরোহণপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন। ইংহারা ক্রেন্সের মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—গো, রাহ্মণ ও লোকসম্মত মহায়াদ্রিকের মঞ্জাল হউক। চরুধর বিষ্ণু যেমন অস্রগণকে কর করিরাছিলেন, সইর শ্রুমি বুল্খে নিশাচরগণকে পরাজর কর্ন। মহর্ষি এবং বিমানারোহী দেবগণ ত্যাকার নানা প্রকার জলপনা করত কোত্হলপরবশ হইয়া ঐ সকল রাক্ষসসৈনা দর্শন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবার খর দ্রুতবেগে সৈনামূখ হইতে নিগতি হইল। শোনগামী, পৃথ্যাম, বজ্ঞগার, বিহণাম, দূর্জার, করবারাক্ষ, পর্য, কালকামূক, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য ও রুধিরাশন—এই ন্বাদশ মহাবল রাক্ষ্য উহাকে বেন্টন করিয়া চলিল। মহাকপাল, স্থ্লাক্ষ, প্রমাথ ও গ্রিশ্রা—এই চারি জন সেনার সম্মুখে দ্রবের পশ্চাং পশ্চাং বাইতে লাগিল। তখন গ্রহসমূহ যেমন চন্দ্র ও স্থাকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদুপে সেই দার্শ রাক্ষ্যসৈন্য সমর্ভিলায়ে মহাবেগে রাম ও লক্ষ্যপের উদ্দেশে ধাবমান হইল।

চতুরিংশ সর্গা। উপ্রপরাক্তম ধর আশ্রমের নিকটপথ হইলে রাম লক্ষ্যণের সহিত ঐ সকল ঘোর উৎপাত দেখিতে পাইলেন এবং অত্যানত অস্থা হইয়া রাক্ষসগণের অশ্যুভ সম্ভাবনা করত কহিলেন, লক্ষ্যণ। দেখ, এক্ষণে নিশাচর-গণের বিনাশার্থ এই সর্বসংহারক উৎপাত উত্থিত হইয়াছে। ঐ সকল গর্দভবর্ণ মেঘ ব্যোমমধ্যে গভার গর্জন ও রুধিরধারা বর্ষণপূর্বক সঞ্চরণ করিতেছে। অরণ্যতর পক্ষা রুক্ষস্বরে চাংকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তুণারে আমার শরসমূহ যুদ্ধের আনন্দে প্রধ্মিত এবং স্বর্ণখচিত শরাসন স্ফুরিত হইতেছে।

একণে আমাদের অভর ও রাক্ষসগণেরই প্রাণসংশর উপস্থিত। অতঃপর নিঃসন্দেহ একটি ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিবে। আমার দক্ষিণ হলত প্নঃ প্নঃ স্পান্দিত হইতেছে এবং তোমারও মুখমণ্ডল প্রভাসম্পন্ন ও স্প্রসন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যাহারা যুন্ধার্থ উদ্যত হয়, তাহাদের মুখন্তী নন্ট হইলে আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। ঐ শ্ন, নিশাচরেরা সিংহনাদ করিতেছে এবং উহাদের ভেরীধ্বনিও প্র্তিগোচর হইতেছে। বিপদ আশণকা করিয়া অগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা প্রেয়ার্থী বিচক্ষণ লোকের অবশ্য কর্তব্য। অতএব বংস! তুমি শরকার্ম্ক গ্রহণপূর্বক জানকীর সহিত তর্লতাগহন নিতাশত দ্বর্গম গিরিগ্রহা আশ্রয় কর। আমার দিবা, শীঘ্র যাও; তুমি আমার কথার অন্যথাচরণ করিবে, এর্প ইচ্ছা করি না। তুমি বলবান্ ও বীর, এই সকল রাক্ষসকে যে সংহার করিতে পার, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু আমার অভিলাষ যে, আমি স্বয়ংই উহাদিগকে বিনাশ করি।

তখন লক্ষ্মণ ধন্তাণ লইয়া সীতার সহিত গিরিগ্রহায় প্রবেশ করিলেন।
অনশ্তর রাম তাঁহার এইর্প কার্যে সন্তৃষ্ট হইয়া অণ্নিকল্প কবচ ধানুগপ্রেক
অন্ধকারে প্রদীণত প্রবল হ্তাশনের ন্যার শোভিত হইলেন এবং ধন্ উত্তোলন
ও শরগ্রহণপ্রেক ট॰কারশন্দে দিগনত প্রতিধ্ননিত করত তথায় দণ্ডায়মান
রহিলেন।

ঐ সময় দেবতা, গশ্বর্ণ, সিন্ধ, চারণ ও ব্রহ্মনি সামে প্রসিন্ধ খ্যিগণ যুন্ধদশ্নাখাঁ হইয়া বিয়ানে আরোহণ করিয়াছিলেন উহারা সমবেত হইয়া কহিতে
লাগিলেন, যাঁহারা লোকসমত সেই সকল প্রস্তুত্বিন, তদ্র্পের মণ্ডল হউক। চক্রধর
বিক্রু যেয়ন অস্ক্রিদগকে জয় করিয়য়ী ইবিনি, তদ্রপে রাম ব্রেখ নিশাচরগণকে
পরাজয় কর্ন। এই বিলয়া উহারা পরস্পরের মুখাবলোকনপ্রক প্নের্বার
কহিলেন, ভীমকর্মকারক রাজ্বেক্রি চতুদশে সহস্র, কিন্তু ধর্মশাল রাম একমার,
জানি না যুন্ধ কির্পে হুইবে এই চিন্তায় তাঁহারা একানত কোত্হলাক্রান্ত
হইয়া তথায় অবন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলে রামকে তেজে প্র্ণ
ও রগন্ধলে অবতীর্ণ দেখিয়া ভয়ে অতিশয় ব্যথিত হইল। সেই অক্রিন্টকর্মা
রামের অসামান্য র্পও দক্ষয়জনাশে প্রবৃত্ত কুপিত র্দ্রের নায় লাক্ষত হইতে
লাগিল।

ক্রমশঃ নিশাচরসৈন্য চতুদিকে দৃষ্ট হইল। ঐ সমসত সৈন্যের মধ্যে কেই বীরলোপ, কেই বা সিংহনাদ করিতেছে, কেই স্বরংই শান্তিনাশার্থ আস্ফালন, কেই বা কার্মক আকর্ষণ করিতেছে, কেই মৃহ্মৃত্য জ্লুভা পরিত্যাগ, কেই বা দ্বদ্ভিধনন করিতেছে। উহাদের তুম্ল কলরবে বনস্থল পূর্ণ ইইয়া গোল। অরণ্যের জীবজন্তুগণ চকিত ও ভীত ইইয়া উঠিল এবং পশ্চাতে দৃষ্টি নিকেশ না করিয়া তংক্ষণাং যথায় কিছুমান্ত শব্দ নাই এইয়্প স্থানে ধাবমান হইল।

অনশ্তর সাগরসম বিপাল রাক্ষসসৈনা নানা অন্তশন্ত লইয়া মহাবেগে রামেব অভিমানে আগমন করিল। সমর্বনিপাণ রাম সংগ্রামার্থ অগ্রসর ইইয়া চারিদিকে দৃশ্টি প্রসারণপ্রাক দেখিলেন, খরের সৈনাগণ উপস্থিত ইইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি ভীষণ কোদ-ছবিস্তার ও ত্ণীর ইইতে শর উপ্যারপ্রাক উহাদের বিনাশার্থ অভিমান্ত ক্রুম্থ ইইলেন এবং যাগান্তকালীন জনলন্ত অনলের ন্যায় নিতানত দ্বির্বীক্ষা ইইয়া উঠিলেন। কনদেবতারা তাঁহাকে তেজঃপ্রদীপত দেখিয়া ষারপরনাই ব্যথিত ইইল। চতুদিকে রাক্ষস দন্তায়মান, উহাদের দেহে অভিনবর্ণ কর্ম ও নানাপ্রকার আভরণ, হস্তে ধন্ ও বিবিধ অস্ত্র, উহারা

भूर्यापरत भूनील कलराद नात श्रीतप्राधान श्रेरे काशिल।

শন্তবিংশ সর্গা। তখন খর প্রেরবর্তী বহু সংখ্য রাক্ষসের সহিত রামের আশ্রমে উপন্থিত হইরা দেখিল, তিনি ক্রোধাবিন্ট হইরা ধন্ধারণপ্র্বক উহাতে ট৹করে প্রদান করিতেছেন। তদ্দর্শনে সে সার্রাধিকে কহিল, তুমি রামের অতিম্থে আন্ব সন্তালন কর। উহার আদেশমাত্র সার্রাধি ষখার রাম একাকী, সেই দিকে রথ লইবা চলিল। শোনগামী প্রভৃতি রাক্ষসেরা খরকে দেখিতে পাইরা সিংহনাদপ্র্বক চতুর্দিক হইতে বেন্টন করিল। ঐ সমর খর তারাগণমধ্যে উদিত মুখ্যবার ন্যার শোভিত ইল। অনন্তর সে সহস্র বাণে বিপ্রেলবল রামকে নিপাঁড়িত করিয়া রণন্থলে বারনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধভরে দ্বর্জার রামের উপর নানাবিধ অন্ত নিক্ষেপে প্রবৃত্ত ইল। কেহ লোহমুশ্যর কেহ শ্লা কেহ প্রাস কেহ অসি এবং কেহ বা পরশ্র প্রহার আরম্ভ করিল। ঐ সমন্ত মেঘাকার মহাকার মহাকার মহাবল রাক্ষস গিরিশখরত্লা হন্তী অন্ব ও রথে আরোহণপূর্বক ধারমান ইলৈ এবং রামবধার্থ অনবরত্ত শারবর্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন মহামের স্বর্বতের উপর ধারাবৃত্তি করিতেছে। তথন রাম ক্রেনশন রাক্ষসে পরিব্রত ইরার প্রদোষকালে ভ্রতগণ-বেতিত ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় শোভিত ইইকেসি পরে সমন্ত যেমন নদীপ্রবাহ রোধ করে, সেইরুপ তিনি শর্রানকরে স্থান্ত্র অন্ত নিবারণ করিলেন। বছ্লের আঘাতে মহাশোল কথন বিচলিত ক্রান্তি করিকের বাণিত করিকের ক্রিন্তিন না। তার্থিত ইরাও বাণিত ইইরাও বাণিত ইইরাও বাণিত ইইলোন না। তার্থিক স্বর্থার রাক্ষনে ও শোণিতাসিত্ত ইইরাত বাণিত হইরার রাম্বন্ত করিকেন। বিষ্কা হইরেন বিষ্কা হইলেন। বাম একমাত, ক্রিক্সনাই বিষ্কা হইলেন।

অনশ্তর রাম ধন, মণ্ডলাকার করিয়া, অবলীলাক্তমে শরত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল দুর্নিবার দুর্বিষহ ও কালপাশতুল্য শর শরাসন হইতে বিনিম্ভি এবং রাক্ষসগণের দেহ ভেদপূর্বক রক্তান্ত ইইয়া, নভোমণ্ডলে জ্বলস্ত অনুসপ্রভায় শোভা পাইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষ্স বিন্দু ইইল। মহাবীর রাম অসংখ্য বাণে অনেকের ধন্য ধনজাগ্র চর্মা, বর্মা, অলম্কৃত বাহ্য ও করিশা,ভাকার উর, ছেদন করিলেন। স্বর্ণকবচ-মোভিত অণ্ব, আরোহীর সহিত হস্তী, সার্রিথ ও রথ ছিম্নভিম্ন হইয়া গেল। অনেক পদাতি নিহত হইল। উহারা নালীক নারাচ ও তীক্ষ্যমূখ বিকণি অস্ত্রে খন্ড খন্ড হইয়া, ভয়ন্কর আর্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিলঃ শুকুক কন ষেমন অভিনসংযোগে দৃশ্ব হইতে খাকে, সেইর্প উহাবা রামের মর্মাভেদী শরে ব্যতিবাসত হইয়া উঠিল। কোন কোন বীর অত্যন্ত ক্রন্থ হইয়া উ'হার উপর প্রাস প্রশা ও শাল বৃষ্টি করিতে লাগিল। রাম শরজালে তৎসমদের নিরাস করিয়া, উহাদিগের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। উহারা ছিল্লচর্ম ছিল্লশরাসন ও ছিল্লমুম্তক হইয়া, বিহঞ্গের পক্ষপুর্নভূপন বৃক্ষের ন্যায় সমরাজ্যনে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অর্বাশন্ট রাক্ষসেরা শরাহত ও অতান্ত বিষয় হইয়া খরের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। ইত্যবসরে দ্যেণ উহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায় কার্মক হস্তে রোষভরে রামের অভিমূথে চলিল। রণপরাক্ম্খ রাক্ষসেরা উহার আশ্রয়ে নিভায় হইয়া

প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং শাল তাল ও শিলা গ্রহণপূর্বক দ্রতবেগে রামের নিকট গমন করিল। উভয় পক্ষে পানবার রোমহর্ষণ অভ্যুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। নিশাচরেরা ক্রাম্থ হইয়া, চতুদিকি হইতে শূল মূল্গর পাশ বৃক্ষ প্রদতর ও অন্যান্য অস্থাস্য নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন শরসমাছ্যার রাম সমস্তাৎ রাক্ষসে আবৃত দেখিয়া, ভীষণ বীরনাদ পরিত্যাগপূর্বক প্রদীশ্ত গণ্ধর্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে অসংখ্য শর নির্গাত হইতে লাগিল। দশ দিক শরসমূহে পূর্ণ হইরা গেল। তখন শরনিপর্নিড়ত নিশাচরগণ রাম যে কখন শর গ্রহণ ও কখনই বা মোচন করিতেছেন, ইহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না, কেবল দেখিল, তিনি অনবরত শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শরাশ্বকারে সূর্যের সহিত আকাশ আচ্চন হইয়া গেল। রাম কেবলই বাণবৃণ্টি করিতে জাগিলেন। রাক্ষসেরা সমকালে নিহত ও সমকালে পতিত হইয়া প্ৰিবীকে আব্ত করিয়া ফেলিল। কেহ বিনন্ট হইয়াছে, কেহ ভ্তলে ল্মণ্ঠিত হইতেছে, কাহার প্রাণ কণ্টাগত, কেহ ছিন্ন, কেহ ভিন্ন ও কেহ বা বিদীর্ণ, বহ,সংখ্য এইর,পই দৃষ্ট হইতে লাগিল, রণভ,মিউফীবশোভিত মস্তক, অণাদসমল কৃত বাহ, উর, নানা প্রকার অল কার, ব্রুক্তি, অশ্ব, রথ, চামর, ছত্র, বিবিধ ধ্রের ও শ্লে পট্টিশ প্রভৃতি বিচিত্র অভিনয় আছেল হইরা অভ্যত ভীবণ হইরা উঠিল। তখন অবশিষ্ট রাক্ষ্যের অসককে এইর্পে নিহত দেখিরা, AND PROPERTY



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না।

বড়বিংশ সর্থা। অনন্তর দ্যেণ সৈন্য ছির্মভিন্ন হইল দেখিয়া, পাঁচ সহস্র নিশাচরকে যুন্থার্থ নিয়োগ করিল। ঐ সকল রাক্ষ্য একান্ত দ্যুর্থ ও ভীমবেগ, উহাদিগকে রণ্প্রল হইতে কখন পরাজ্ম্য হইতে হয় না। উহারা দ্যেণের আদেশনার চতুর্দিক হইতে রামের উপর শ্লে পট্টিশ বৃক্ষ অসি শিলা ও শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাম নিমালিতনের ব্যের ন্যায় দন্ডায়মান হইয়া স্তাক্ষ্য বাণে ঐ সমন্ত অন্যাম্য করিবোর বাগেরে দ্যেণ ও কেনের তাদি কৈ হইতে শরব্দিই করিতে লাগিলেন। পরে তিনি লোধে ক্ষিণ্ড ও তেকে প্রদীণ্ড ইইয়া, সমন্ত নিম্লি করিবার আশ্রেম দ্যেণ ও সেনাগণের উপর চতুর্দিক হইতে শরব্দিই করিতে লাগিলেন। শর্নানান দ্যেণও ক্রোধাবিণ্ট হইয়া, বজ্লান্ত্রপ বাণে উহার শরজাল নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে রাম ধাবপরনাই কৃপিত হইয়া ফ্র ন্বায়া শরাসন, চার শরে চার অর্থ ও অর্থান্ত্রান্তে সার্থির মন্তক ক্ষেত্র করিয়া, তিন শ্রে উহার বক্ষঃম্থল বিন্ধ করিলেন। তথন দ্যেণ রোমহ্বাম করিছ গ্রহণ করিল। উহা ম্বর্ণপ্রবিভিত তীক্ষ্য-লোহ-শভক্-পূর্ণ করিন-স্বান-সংসিত্ত। উহা দেখিতে গিরিশ্ভেগ ও ভীষণ ভ্রমণের ন্যায় বেশ্ব করি। ঐ মহাবীর স্ব্র-সৈন্য-বিম্বর্ণনপর-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোরণ-বিদারণ বস্তুবং কঠোর পরিষ গ্রহণপূর্বক রামের দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে রাম দুইটি শর সন্ধান করিয়া, আভরণসহ উহার দুই ভ্রজদশ্ড ছেদন করিলেন। প্রকাশ্ড পরিষ দূষণের করজট হইয়া ইন্দ্রধন্জবং ভ্তলে পতিত হইল। দূষণও ছিল্ল ও বিকীণহিন্তে তংক্ষণাং ভানদশন হস্তীর নাায় ধরাসনে শয়ন করিল।

ইতাবসরে দর্শকম-ডলী রামকে সাধ্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্যতর মহাবল মহাকপাল বৃহৎ শ্ল, স্থ্লাক্ষ, পট্টিশ, ও প্রমাধী পরশ্ল প্রহণপূর্বক, সমবেত হইয়া ক্রোথভরে রামের অভিমানে ধাবমান হইল। মহাবীর রাম ঐ সমস্ত আসল্লম্ভু সেনাপতিকে দেখিবামান তীক্ষা শরে অভাগত অতিথিবং গ্রহণ করিলেন। পরে মহাকপালের শির্শেছদনপূর্যক অসংখ্য শরে প্রমাথীকে চার্ণ ও স্থ্লাক্ষের স্থল নের পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। স্থ্লাক্ষে নিহত হইয়া শাখাসঙ্কুল অত্যাচ ব্কের ন্যায় ভ্তলে পতিত হইল। তখন রামও কুপিত হইয়া অবিলন্দের দ্যুণের পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ সহস্র বাগে বিনাশ করিলেন।

তথন খর সনৈন্য দ্বণের নিধনবার্তা শ্রবণে নিতানত ক্রুন্ধ হইয়া, মহাবল সেনাপতিগণকে কহিল, দেখ মহাবীর দ্বণ কুমন্যা রামের সহিত বৃন্ধ করিয়া পাঁচ সহদ্র সৈন্যসহ রণন্থলে শয়ান রহিয়াছে। করিল তোমরা বিবিধ অন্য আরা ঐ রামকে বিনাশ কর। এই বালয়া সে ক্রেট্র অধীর হইয়া, উত্থার প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর শেয়নগামী, প্রতিরে, বজ্জগত্র, বিহুণ্গম, দ্র্র্জার, করবীরাক্ষ, পর্ষ, কালকাম্ক, হেমমালা মহামালী, সপাস্য ও র্থিরাশন এই দ্বাদশ প্রবল্পরাক্তম সেনাপতি ক্রমন্যে শরবর্ষণপূর্বক দুত্পদে রামের অভিম্থে চালল। রাম স্বর্ণখিচিত ক্রেরকশোভিত শরে থরের ঐ সৈন্যাবশেষ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন বিজ্ঞ ধেমন বৃক্ষ নন্ট করে, তদুপ তাঁহার সধ্মবহিসদৃশ শর সৈন্যক্ষ আরম্ভ করিল। রাম শতসংখ্য রাক্ষসকে শত, এবং সহস্রসংখ্যকে সহস্র কর্লী দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন। উহারাও ছিল্লবর্ম ছিলাভরণ ও ছিল্লশ্রাসন ইইয়া, শোণিতলিশ্তদেহে ধরাসনে শয়ন করিল। ঐ সকল রাক্ষস ম্কুকেশে প্রতিত হইলে, রণন্থল কুশাস্ত্রীশ বজ্জবেদির ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং উহাদিগের মাংসশোণিতের কর্দমে ঐ ঘোর দশ্ভকারণ্যও নরকের ন্যায় হইয়া উঠিল। এইর্পে মন্যু রাম একাকী পদাতি হইয়া, দ্বুক্রকর্মকারী চতুদশি সহস্র রাক্ষস নিম্লে করিলেন। যতগত্রিল বার তথায় সম্বতে হইয়াছিল, তথ্যধ্যে বর ও গ্রিশ্রা অবশিষ্ট রহিল। আর আর সমস্ত দ্বঃসহবীর্ষ রাক্ষস বিনণ্ট হইয়া গেল।

সশ্তবিংশ সর্গা। অনশতর ধর ধর্মাযুল্থে সৈন্য ক্ষর হইল দেখিরা, রখে আরোহণপ্রাক রামের অভিমন্থে উদ্যতবজ্ঞ ইল্রেয় ন্যায় ধাবমান হইল। তদ্দানি
সেনাপতি চিশিরা উহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাক্ষসনাথ! আমি মহাবীর, তুমি
সমরসাহসে ক্ষাশত হইয়া, আমাকে যুল্থে নিয়োগ কর। আমিই রামকে বিনাশ
করিব; অস্ত্রুপশাপ্রাক তোমার নিকট শপথ করিতেছি, রাক্ষসগণের বধ্য
রামকে নিশ্চয়ই রণশায়ী করিব। আজ হয় আমার হস্তে রামের, নয় তাহার
হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। এক্ষণে তুমি প্রতিনিব্যু হইয়া মৃহ্তিকাল ব্যুধসাক্ষী
হইয়া থাক। যদি রাম নিহত হয়, মহা আহ্যাদে জনস্থানে বাইবে, আর যদি

আমি বিনন্ট হই, সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত উহার সম্মূখীন হইবে।

নিশাচর হিশিরা মৃত্যুলোভে এইরপে প্রার্থনা করিলে, খর কহিল, তবে তুমিই যুদ্ধে যাও। উহার আদেশমাত্র ঐ বীর, অন্বসংযুক্ত উচ্চরল রথে আরোহণ ক্রিয়া, ত্রিশৃজ্য পর্বাতবং ধাবমান হইল, এবং রামের উপর ফলব্যুটী নীরদের ন্যায় নিরব্চিত্র শর বর্ষণপর্বেক জলার্দ্র দেশেভির শব্দাকার বীরনাদ পরিত্যাগ ক্রিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন: সিংহ ও কুঞ্জরসদৃশ ঐ দুই মহাবল মহাবীরের ঘোরতর বৃশ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে বিশিরা রামের ললাট লক্ষ্য করিয়া তিনটি শরাঘাত করিল। তখন তেজস্বী রাম কুপিত হইয়া কহিলেন, অহো! মহাবীর রাক্ষসের এই বল! আমার ললাট যেন কুস,মকোমল শরে আহত হইল! যাহাই হউক, অতঃপর ত্মিও আমার শরবেগ সহ্য কর। এই বলিয়া তিনি ক্রন্থ হইয়া, ভালপাসদৃশ চৌন্দটি শরে উহার বক্ষ বিন্ধ করিলেন। পরে সমতপর্ব চার শরে চারিটি অন্ব এবং আট বালে সার্রাথকে নন্ট করিয়া, এক বালে উহার উল্লন্ত ধ্রক্ষদুত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ত্রিশিরা তন্দভে রথ হইতে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল, এই অবকাশে রাম উহাকে বাগে অনবরত বিষ্প করিতে লাগিলেন। ন্নিশিরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন রাম রোবাহ্বিই)হইয়া তিন বাণে উহার তিন মুক্তক ছেদন করিলেন। ঐ রাক্ষ্যও তুক্তিসাঁৎ সধ্যে শোণিত উপ্যার করিতে করিতে রণস্থলে নিপতিত হইল। এই দুর্গে বিশিরা বিনণ্ট হইলে থরের ম্ল-বলসংক্রান্ত হতাবশিষ্ট সৈন্য রগে তুর্গ দিয়া, ব্যাথভীত ম্গের ন্যায় দ্রতবেগে পলায়ন করিল। তংকালে ট্রেন্সা আর তথায় তিথিতে পারিল না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্টাবিংশ সর্গায় অনন্তর ধর দূষেণ ও তিশিরার বিনাশে একান্ত বিমনা হইল, এবং রাম একাকী মহাবল রক্ষসবল প্রায় উন্মূলন করিয়াছেন দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। উ'হার বিক্রম অবলোকনে তাহার ব্রাসও জন্মিল। তখন নমাচি যেমন ইম্প্রকে এবং রাহ্য যেমন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রুপ ঐ মহাবীর রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ করিয়া শোণিত-পায়ী ক্রোধদুশ্ত উরগতুল্য নারাচাশ্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে প্নঃপ্নঃ জ্যা-গাবে টম্কার প্রদান এবং শিক্ষাগাবে অস্ত সম্বান ও অস্ত্রক্ষেপণের বৈচিত্র্য क्षप्रभाग करित्रा, जमारत विष्ठतन करिएक लागिल। क्षम्भः উरात भरत पिकविपिक সম্বাদর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রামও দীশ্তস্ফুলিপা অন্নির ন্যার নিতানত দুঃসহ বাগে নভোমণ্ডল যেন মেঘাবৃত করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের শরজাল সূর্যকে রোধ করিল। উভয়েরই চেণ্টা পরস্পরকে বিনাল করিতে হইবে। ঘোরতর য; ধ হইতে লাগিল। আরোহী যেমন বৃহৎ হস্তীকে অঞ্কুশ আঘাত করে, তদ্র্প খর রামের প্রতি নালীক, নারার, ও তীক্ষ্য বিকণী প্রহার করিতে লাগিল। সে শরাসনহস্তে রথোপরি অক্থান করিতেছিল, তন্দর্শনে সকলে তাহাকে যেন পাশধারী কৃতান্ত জ্ঞান করিতে লাগিল। ঐ সময় রুম্ম সমগ্র রাক্ষসসৈন্য বিনাশ নিবন্ধন পরিপ্রান্ত ইইয়াছিলেন, তথাচ খর উংগ্রেক পরিক্রান্ত বলিয়া বোধ করিল। কিন্তু বাদ্ধ সিংহ সামান্য মুগ দেখিছা ক্রীত হয় না, তদুপে রাম সেই সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত এবং সিংহের ন্যায় মুক্তরগামী ধরকে দেখিয়া কিছুমান **ভাত হটলেন** না।

ক্রমশঃ খর অনলপ্রবেশার্থী প্রতিষ্ঠিত ন্যার রামের সনিহিত হইল, এবং ক্ষিপ্রহুততা প্রদর্শনপূর্বক ম্বিষ্ট্রইউস্থানে উ'হার শর ও শরাসন ছেদন করিল। পরে লোধভরে বন্ধুতুল্য সাত্রি বাগে কবচসন্ধি ছিল্ল ভিল্ল করিয়া, শরনিকরে ভাঁহাকে পাঁড়নপূর্বক সিংহুনুদ্ধ করিতে লাগিল।

তখন রামের দেহ হইতে উম্জনল বর্ম স্থালিত হইয়া পড়িল, এবং তিনি শরবিশ্ব ও অধিকতর ক্রুন্ধ হইয়া, জ্বলন্ড অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে তিনি অগস্ত্যপ্রদত্ত গভীরনাদী বৈষ্ণব ধন্ সম্প্রিত করিয়া, ঐ নিশাচরের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং স্বর্ণপূজ্য সম্রতপর্ব শর সন্ধান করিয়া ক্রোধভরে উহার ধ্যক্ষণত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। স্মবর্ণনিমিতি স্কেশন ধ্যক্ষ খণ্ড খণ্ড হইরা ভ্তেলে পড়িল। বোধ হইল বেন, সূরগণের আদেশে স্থাদেব অধোগামী হইলেন। তদ্দর্শনে থর জুন্ধ হইয়া, চার বাদে রামের বক্ষ বিন্ধ করিল। মহাবীর রামও ক্ষত-বিক্ষত ও শোণিতান্ত হইরা অত্যন্ত ক্রোধাবিন্ট হইলেন, এবং ছয়টি শর যোজনা ও উহাকে লক্ষা করিয়া এক শরে মস্তক, দুই শরে বাহা, ও তিন অর্ধচন্দ্রাকার শরে উহার বক্ষ্যন্থেল বিষ্ধ করিলেন। পরে ভাস্করের ন্যায় প্রথর চয়োদশ শাণিত নারাচ গ্রহণ করিয়া, একটি স্বারা উহার রথের যুগ, চারটি ম্বারা বিচিত্র অম্ব, একটি ম্বারা সার্রাধর মুস্তক, তিনটি ম্বারা রুথের তিবেণ্যু, দুইটি ম্বারা অক্ষ, এবং একটি ম্বারা ধনুবাণ ছেদন করিয়া, অবলীলাক্তমে আর একটি ম্বারা উহাকে বিষ্ধ করিলেন। তখন খর ছিল্লখন্ব রথশ্ন্য হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া, গদা ধারণ ও রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক ভূতেলে অবতীণ হইল। এই অবসরে বিমানস্থ দেবতা ও মহর্ষিরাও হল্টমনে কৃতাঞ্চলিপ্রটে রামের ভারসী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একোর্নারংশ দর্গা তখন রাম খরকে রথশ্ন্য ও গদাহস্তে ভ্তলে অবতীর্ণ দেখিয়া, মৃদ্, কথা কঠোরতার সহিত কহিলেন, ধর! তুই এই হস্তাধ্বপূর্ণ সৈন্যের আধিপত্যে থাকিয়া যে দার্ণ কর্ম করিলি, ইহা অত্যন্ত ঘ্রণিত। যে ব্যক্তি লোকের ক্লেশদায়ক নিষ্ঠার ও পাপাচার, গ্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও তাহার প্রাণ ধারণ সহজ হয় না। যাহার কার্য সর্ববির্দ্ধ, সেই নৃশংসকে সকলে সম্মুখস্থ দুষ্ট সপ'বং নষ্ট করিয়া থাকে। শিলা উদরস্থ হইলে যের্প রন্তপত্নীচ্ছ-কার মৃত্যু হয়, সেইর্প যে লোভক্তমে পাপে লিম্ত হইয়া আসন্তিদোষে তাহা ব্বিতে পারে না, লোকে হ্র্ট হইয়া তাহার নিপাত দর্শন করে। খর! দন্ড-কারণ্যের ধর্মশীল তাপসগপকে বিনাশ করিরা তোর কি ফল হইতেছে? যে ব্যক্তি অ্ণিত জ্ব ও পামর, ঐশ্বর্য হইলেও শীর্ণমূল ব্কের ন্যাষ শীঘ্রই তাহার অধঃপতন হইয়া থাকে। ফলতঃ পাপের অনিষ্টকর ফল ব্লেকর ঋতৃকালীন প্রেপের ন্যায় সময়ন্তমে অবশ্য উৎপন্ন হয়। বিধমিশ্রিত অন্ন আহার করিকে যেমন তংকণাং তাহার প্রভাব দেখা বার, পাপাচরণ করিলে তদুপ্ট হইয়া থাকে। রাক্ষস! এক্ষণে আমি রাজার আদেশে পাবন্ডদিগের দন্ডবিধানার্থ এ স্থানে আসিয়াছি। অদ্য আমার এই স্বর্ণখাঁচত শর্ (প্র্যুক্ষণত হইরা, তোর দেহ বিদারণপ্র ক বন্দীক মধ্যে উরগের ন্যায় প্রিউইইবে। তুই এই অরগ্যে যে-সকল ধর্মশীল ক্ষবিকে ভক্ষণ করিয়াছিব আজ সমৈন্যে নিহত হইয়া তাদেরই অন্ব্রমন করিব। আজ তাঁহ্যুক্ট্টে আবার বিমানে আরোহণপ্রেক তোর নরকবাস দর্শন করিবেন। এজুর তুই বথেছে গ্রহার কর, বেমন ইছা চেন্টা কর, আজ আমি তোর মুন্ট্রক্রিকলের ন্যার নিশ্চয়ই ভ্তেলে ফেলিব।

অনশ্তর খর এই কথা শুনিন্ধা রোষার্ণলোচনে হাসিতে হাসিতে কহিল, রাম! তুই সামান্য রাক্ষসগণকৈ স্বনাশ করিয়া, কি জনা অকারণ আত্মপ্রশাসা করিতেছিল! বাহার বলব থি আছে, লে স্বতেজে গবিত হইয়া, কথন নিজের গোরব করে না। তোর ন্যায় নাচ নিকৃষ্ট পাপিও ক্ষান্তরেরাই নির্থাক শ্লাখা করিয়া থাকে। মৃত্যুত্লা ব্শেকালা উপস্থিত হইলে কোন্ বার কোলান্য প্রকাশপর্বক আপনার গ্লগরিমা করিতে পারে? ফলতঃ তুরাগিনর উত্তাপে স্বর্গপ্রতির্গ পিতকের কেমন মালিন্য লক্ষিত হয়, সেইর্প আত্মপাযায় কেবল তোর লঘ্তাই দৃষ্ট হইতেছে। রাম! আমি বে গদা গ্রহণপ্রক ধাতুরঞ্জিত অটল অচলত্লা দন্ডায়মান আছি, ইহা কি তুই দেখিতেছিস না? আমি পাশধারী কৃতাশ্তের ন্যায় তোকে ও নিলোকের সকল লোককেও এই গদায় উৎসাল করিতে পারি। এক্ষণে আমার বিশ্তর বলিবার আছে, কিন্তু আর বলিতেছি না, স্ব্র্থাক্ষত বাইবেন, স্তুরাং ব্লেধরই সম্পূর্ণ বিঘা ঘটিতে পারে। তুই চতুর্দশ সহস্ত রাক্ষসকে বধ করিয়াছিস, আজ নিশ্চরই তোরে নন্ট করিয়া তাদের স্বীপ্রের নেন্তকল মৃছাইয়া দিব।

এই বলিয়া খর ক্রোধভরে প্রদীশ্তবন্তুতুলা স্বর্ণবিলয়বেণিউত গদা রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। খরের করপ্রক্ষিণত প্রকাশ্ভ গদা স্বতেকে বৃক্ষ গৃল্ম সম্দয় ভদ্মসাং করত ক্রমশঃ নিকটপথ হইতে লাগিল। রাম ঐ কালপাশসদৃশ গদা আগমন করিতেছে দেখিয়া, নভামশুলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গদাও তংক্ষণাং মন্টোব্যবিশ্বলৈ নিবাধি ভ্রেশগীর ন্যায় ভ্তলে পড়িয়া গেল।

**রিংশ সর্গাঃ তথন ধর্মবংসল রাম হাস্য করিয়া কহিলেন, খর! এই ত তুই** সমন্ত বলই দেখাইলি। একণে ব্রিলাম, তোর শাস্তি অপেকাকৃত অপে, তুই এতক্ষণ কেবল বৃথা আস্ফালন করিতেছিল। ঐ দেখ, তোর গদা আমার শরে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তুই অতি বাচাল। তোর বিশ্বাস ছিল যে উহার শ্বারা শত্রনাশ হইবে, এক্ষণে তাহা দূর হইল। তুই কহিয়াছিলি ষে মৃত বীরগণের আত্মীয়-স্বজনের নেরজল মার্জনা করিয়া দিবি, তোর সে কথাও মিধ্যা হইয়া গেল। তুই অতিশয় নীচ ক্ষ্ট্রাশয় ও দ্ব্দরির। গর্ড় বেমন অম্ত হরণ করিয়াছিলেন, সেইরপে আব্দু আমি তোর প্রাণ অপহরণ করিব। অদ্য তুই আমার শুরে ছিমকণ্ট হইলে প্রিবরী তোর বাদবাদয়ত রভ পান করিবেন। অদ্য তোর ধালিলা, ঠিত দেহে বিক্ষিণ্ডহন্তে, যেমন অসলেভা কামিনীকে, সেইরপে অবনীকে আলিপান-পূর্বক শয়ন করিতে হইবে। তুই ঘোর নিদ্রার আচ্চন্ন হইলে, এই জনম্থানে নিরাশ্রয় ঋবিগণ নিবি'যে। অবস্থান ও নিভ'য়ে বিচরণ করিবেন। আজ বিকট-দর্শন রাক্ষসীগণ নিতান্ত ভীত হইয়া, বাৎপার্দ্রবদনে দীনমনে পলারন করিবে, এবং তুই বাহাদের পাত, সেই দুস্কুলোংপল্লা পদ্ধীরাও আৰু হতসর্বস্ব হইয়া শোকে মোহিত হইবে। রে নৃশংস! ব্রাহ্মণকণ্টক! কেবল তোরই জন্য মুনিগণ এতদিন সভয়ে হোম করিতেছিলেন।

তথন খর রামের এই কথা শ্রবণশ্বক ক্রিকিক্শশ্বরে ভংসনা করিয়া কহিল, রাম! কারণ সত্তে তোর হ্দরে ভয় বিশি তুই অতানত গবিত, এই জনা মৃত্যুকাল আসল হইলেও বাচাবাচ্যক্রান্ত্রী হইতেছিল। যাহার আরু, শেব হইয়া আইসে, বৃশ্বির দ্বলিতা বশতে প্র আর কার্যাকার্য বিচার করিছে পারে না। এই বলিয়া খর উ'হাকে প্রেট করিবার নিমিত্ত শ্রুটি বিশ্তার করিয়া চতুর্দিকে দ্ভিপাত করিছে সামিল এবং অদ্রে এক বৃহৎ শাল বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, ওন্ট দংশনপ্রের ছবা উপোটন করিয়া লইল। পরে সে সিংইনাদ করিয়া বাহ,বলে উহা উর্টেলন ও রামের প্রতি মহাবেগে ক্ষেপপর্বক কহিল দেখ, তুই এইবারে নিশ্চরই মরিলি। তখন মহাবীর রাম শর্মানকরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া খরের বিনাশার্থ জোধাবিল্ট ইইলেন। তাঁহার স্বাপ্তে ঘমবিল্দ, নিগতি হইতে লাগিল এবং রোবে নেরপ্রান্ত শেলজারা অবরু হইয়া উঠিল। তিনি অবিশ্রান্ত শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। খরের শরক্ষত দেহরণ্থ হইতে প্রপ্রবানর নার সমেন শোগিত প্রবাহিত ইইলেন। খরের শরক্ষত দেহরণ্থ হইতে প্রপ্রবানর হল। রাম উহাকে রক্তান্তদেহে মহাক্রোথে আগমন করিতে দেখিয়া, সম্বরে দ্বই তিন পদ অপস্ত হইলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দ্রপদত্ত ব্রুবা মহাবেগে থরের বক্ষান্ত্রা এক শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিমর্ব্ত হইবামার মহাবেগে থরের বক্ষান্ত্রা এক শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিম্বৃত্ত হইরামার মহাবেগে বরের বক্ষান্ত্রাল পতিত হইল। খরও শরান্নতে দেখ হইয়া, শ্বেতারণে রন্তের নায়ার, ফেন-নিহত নম্ন্টির নায়ার, এবং অর্শনিক্ষিয় বলের নায়ার, বক্সাহত ব্রের নায়ার, ফেন-নিহত নম্ন্টির নায়ার, এবং অর্শনিক্ষিয় বলের নায়ার, তত্তলে পড়িল।

তন্দর্শনে চারণসহ স্রগণ বিস্মিত হইরা, দ্রুদ্ভিধননি ও রামের মুস্তকে প্রপর্কি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই মনে হর্ষ উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিলেন, রাম অক্সক্ষণে ধ্রুদ্ধে থরদ্ধণ প্রভৃতি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিলেন। ই'হার কার্য অতি অন্ভৃত। ই'হার বলবীর্য অতি বিচিত্র! বিষ্কৃর ন্যায় ই'হার কি স্থৈবই লক্ষিত হইল। এই বলিয়া উ'হারা বিমানবোগে স্ব-স্ব

भ्यात्म अभ्यान कविद्वान।

অনন্তর অগস্ত্যাদি শ্ববি ও রাজবিশিপ প্রেকিডমনে রামকে সম্বর্ধনা করিয়া কহিলেন, বংস! সূররাজ ইন্দু এই নিমিত্ত পবিত্র শরভগাশ্রমে আসিয়াছিলেন। এবং এই কারণেই ম্নিগণ আশ্রমদর্শনপ্রসঞ্জে তোমায় এই স্থানে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমা হইতে তাহা স্কিশ্ব হইল। অতঃপর আমরা দন্ডকারণ্যে নিবিধ্যে! ধর্মাচরণ করিব। এই বলিয়া উত্যারাও তথা হইতে গমন করিলেন।

পরে বার লক্ষ্মণ জানকার সহিত গিরিদ্রগ হইতে নিশ্বান্ত হইলেন এবং মহা আহ্মাদে রামকে গিরা অভিবাদন করিলেন। রাম জয়শ্রীলাভে সবিশেব সমাদ্ত হইয়া উ'হাদের সহিত আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন চন্দ্রাননা জানকা দেখিলেন, রাক্ষসকুল নিন্দলি হইয়াছে ও ম্নিগণের স্থাদ রামও কুশলা আছেন। তব্দশনে তাঁহার মন প্রেকে প্র্ণ হইল এবং তিনি প্নঃ প্নঃ তাঁহাকে আলিগান করিতে লাগিলেন।

একরিংশ লগ ॥ ঐ যান্ধে অকম্পন নামে একটিমার রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল, সে জনস্থান পরিত্যাগপ্রক দুত্বেগে লঙ্কার উপস্থিত হইয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! জনস্থানের রাক্ষসেরা নিহত এবং থরও যান্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, আমিই কেবল বহাক্ষেট এথানে আইলাম।

রাবণ অকম্পনের মূথে এই কথা প্রবণমার ক্রিনে আরক্তরেচন হইরা স্বতেজে সমস্ত দাধ করওই যেন কহিতে লাগিলে সেকম্পন! মৃত্যুলোভে কে ভীষণ জনস্থান নন্দ করিল? সংসার হইতে ক্রিনে বাস উঠিয়া গেল। আমি মৃত্যুরও মৃত্যু, আমার অপকার করিয়া ইন্দ্র ক্রির, যম ও বিষয়েও সূখী হইতে পারে না। আমি ক্রুখ হইয়া আন্সক্তে ক্রিক চন্দ্রসূত্র কেও ভস্মসাৎ করিতে পারি।

তখন অকম্পন ভর্মীসৈত বাকো কৃতাঞ্চলিপ্টে রাবণের নিকট অভর প্রার্থনা করিল এবং অভর প্রাণত হইয়া বিশ্বলতচিত্তে কহিল, মহারাজ ! দশরথের প্রে রাম নামে এক বীর আছে। সে শ্যামবর্ণ সর্বাংগসন্দর ও যুবা, উহার স্কম্পদেশ উন্নত এবং বাহ্যুগল সূত্ত ও দীর্ঘ। উহার বলবিক্রমের তুলনা নাই। সেই রামই জনস্থানে খর ও দ্বণকে বিনাশ করিয়াছে।

রাবণ এই বাক্য প্রবণপূর্বক ভূজপ্যের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অকন্পন! রাম কি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত জনস্থানে আসিয়াছে?

অকম্পন কহিল, রাক্ষসরাজ! রাম ধন্ধরিদিগের অগ্রগণা দিব্যাস্ক্রসম্পন্ন ও মহাশ্র। শক্ষাণ নামে উহার এক কনিষ্ঠ দ্রাতা আছে। সে উহারই ন্যায় বলবান্। তাহার নেরপ্রান্ত আরক্ত, মৃখল্লী প্রণচিন্দের ন্যায় স্কর, এবং কণ্ঠস্বর দ্রুদ্বিভবং গভার। শ্রীমান রাম ঐ লক্ষ্যণের সহিত বার্বহিসংযোগের নামর মিলিত আছে। সে রাজগণেরও রাজা। উহার সহিত যে স্রগণ আইসে নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। উহার শর প্রক্ষিত হইবামাত্র যেন পঞ্চম্য সর্প হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করে। রাক্ষসেরা ভয়ে যে দিকে যায়, সেই দিকেই খেন উহাকে সক্ষ্যুধে দেখে। ফলতঃ কেবল ঐ বীরই আপনার জনস্থানকে নগ্ট করিয়াছে।

তখন রাবণ কহিল, অকম্পন! আমি ঐ রাম ও লক্ষ্মণের বধসাধনের নিমিত্ত এখনই জনস্থানে যাত্রা করিব। শ্নিয়া অকম্পন কহিল, রাজন্! আমি রামের ২৩ বল বীর্য ও কার্য যের প কহিতেছি, শ্রবণ কর্ন। ঐ মহাবীর কুপিত হইলে, কাহার সাধ্য যে বিক্রমে উহাকে যুন্ধে নিরুত করিয়া রাখে। সে শরজালে জলপ্র্য নদীর স্লোভ প্রতিক্লে আনিতে পারে। আকাশ গ্রহতারা-শ্ন্য এবং রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উন্ধার করিতে পারে। সম্দের বেগ নিবারণ, বেলাভ্মি ভেদ করিয়া জলশ্লাবন, বায়্র গতিরোধ, এবং লোক ক্ষয় করিয়া প্নর্বার সৃষ্টিও করিডে পারে। যেমন পাপীর স্বর্গ আয়ত্ত করা স্কৃতিন, সেইর্প আপনি সমস্ত রাক্ষসের সহিত প্রবৃত্ত হইলেও উহাকে ক্ষনও পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সে স্বাস্ত্রগণের অবধ্য, কিন্তু আমি উহার বিনাশের এক উপায় কহিতেছি, অননামনে প্রবণ কর্ন। সীতা নামে উহার এক স্বর্গা পত্নী আছে। সে সর্বালঞ্চারসম্প্রা ও প্রতিবিনা। তাহার অঞ্বাস্টেব দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে একটি স্বীরম্ব। মন্যোর কথা কি, দেবী গন্ধবী অপ্সরা ও পল্লাও তাহার অন্র্প নহে। আপনি বনমধ্যে কোনর্পে রামকে মোহিত করিয়া ঐ সীতাকে অপহরণ কর্ন। স্বীবিয়োগ উপস্থিত হইলে সে ক্থনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না।

তখন রাবণ এই কথা সংগত বোধ করিল, এবং কিয়ংক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, অকন্পন! আমি এই প্রাতেই একাকী কেবল, সার্রাথকে লইয়া তথায় যাইব, এরং সীতাকে মহাহর্ষে লংকা নগরীতে করিয়া আসিব। এই বলিয়া ঐ বীর গর্দভবাহন উল্জন্ত রথে আরোহণপ্রেক দিকসকল উল্ভাসিত করিয়া চলিল। জলদে চন্দ্র যেমন শোভিত হন, তংকালে ঐ রথ আকাশপথে সেইর্পই শোভা পাইতে লাগিল। অদ্রে তাড়কুতিনয় মারীচের আশ্রম। রাবণ বহুদ্র অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত সম্ভূতী। তখন মারীচ স্বয়ং পাদ্য ও আসন স্বারা উহাকে অর্চনা করিয়া অস্ক্রিক্সিল্লভ ভক্ষা ভোজা প্রদানপূর্ব জিল্পাসিল, রাজন! নিশাচর্রাদগের কুশ্লু জি? তুমি বখন একাকী এত সম্বর আইলে, ইহাতেই আমার মনে স্ক্রিক্সিল বার্যা ক্রিক্সিল স্বার্থি ক্রিক্সিল স্বার্থি ক্রিক্সিল স্বার্থি ক্রিক্সিল স্বার্থি ক্রিক্সিল স্বার্থি ক্রিক্সিল স্বার্থিক স্বার্থিক ক্রিক্সিল স্বার্থিক ক্রেক্সিল স্বার্থিক ক্রিক্সিল স্বার্থিক ক্রিক্সিল স্বার্থিক ক্রিক্সিল স্বা

তখন রাবণ কহিল, মারীচ! রাম বৃদ্ধে রক্ষকের সহিত জনস্থানের অবধ্য রাক্ষসগণকে নন্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমি উহার ভার্বাকে অপহরণ করিব, তুমি তন্দিবয়ে আমার সহায়তা কর।

মারীচ রাবণের এই বাক্য প্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ! বল, কোন্ মিন্তর্পী শারু তোমার নিকট সাতার কথা উল্লেখ করিল। বোধ হয় তুমি কাহারও অবমাননা করিয়াছিলে, সেই তোমার এইর্প দ্বর্দিধ ঘটাইতেছে। একণে সাতাকে হরণ করিয়া আনিতে কে তোমার পরামশা দিল? রাক্ষসকুলের শ্রুগছেদে কাহারই বা ইচ্ছা হইল? যে এই বিষয়ে তোমাকে উপ্সাহিত করিতেছে, সে তোমার পরম শারু, সন্দেহ নাই। সে তোমাকে দিয়া সপের মাধ হইতে দাত উপ্পাটনের চেন্টা করিতেছে। বল, কে এইর্প কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া তোমার কুপথে প্রবৃত্তি করিল। তুমি সাধে শারান ছিলে, কেই বা তোমার মাধ্য হইতে দাত উপ্পাটনের চেন্টা করিতেছে। বল, কে এইর্প কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া তোমার কুপথে প্রবৃত্তি করিল। তুমি সাধে শারান ছিলে, কেই বা তোমার মাধ্যকে আঘাত করিল। দেখ, রাম উদ্মন্ত হস্তা, বিশাল্য বংশ উহার শান্ত, তেজ মদবারি, এবং বাহা্ম্বের দাত, একদে যাল্য করা দ্বে থাক, তুমি উহাকে নিরাক্ষণ করিতেও সমর্থ নও। রাম মহাবল সিংহ, রণক্ষেরে সঞ্চরণ উহার অধ্যাসন্থ ও কেশর, রণচত্ব রাক্ষসম্গ সংহার করা উহার কার্য, শাণিত অসি দশন এবং শারই অধ্য; সে একণে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগারিত করা তোমার উচিত হইতেছে না। রাম বিস্তাণ সমন্ত্র; কোদণ্ড উহার কুম্ভার,

ভ্রুবেগ পর্ক, তুম্বা ব্রুখ জল, এবং বাণই ভরণা। রাজন! ঐ সম্দ্রের ম্থে পতিত হওয়া তোমার শ্রের নহে। একণে প্রসম হও, এবং শীঘ্র লংকায় গমন কর। তুমি আপনার পত্নীগণকে লইয়া স্থে থাক, এবং রামও অরণ্যে সীতার সহিত স্থী হউন।

তখন রাবণ মারীচের এইর্প কণা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

ম্বারিংশ সর্গ n এদিকে শ্পণিখা দেখিল, রাম একাকী উগ্রকমাকুশল চতুদ'শ সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করিলেন, খর, দ্বেগ ও গ্রিশিরাও নিহত হইল : দেখিয়া ঐ মেঘসদৃশী রাক্ষসী শোকাবেগে চীংকার করিতে লাগিল, এবং রামের এই দ্যুত্তর কার্য নিরীক্ষণে একাণ্ড উন্বিশন হইরা রাবণরক্ষিত লগ্কার গমন করিল। তথায় গিয়া দেখিল, রাক্ষসাধিনাথ রাবণ বিষানে প্রভাপ্রদাশিত উংকৃন্ট স্বর্ণাসনে ম্বর্ণবেদিগত জ্বলম্ভ হাতাশনের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, এবং সাররাজ ইন্দের নিকট যেমন স্বরগণ উপবিষ্ট থাকেন, তদুপ মশ্বিবগুঁ উহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া আছে। ঐ মহাবীর ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ক্ষেষ্ট ঘোরদর্শন। উহার হস্ত বিংশতি, মস্তক দশ, মুখ বৃহৎ ও বক্ষ বিশান তিইার অপো সমস্ত রাজচিহ্ন, বিশোও, মনতক দল, মুখ ব্বং ও বন্ধ বিশাল তিহার অপের সমনত রাজাচন্থ, কান্তি দিনপথ বৈদ্যের ন্যায় শ্যামল, ও তেসলো শৃত্র। সে স্বর্ণকুডলে ভ্রিষত ইইয়া, স্দৃশ্য পরিচছদে শোলিত ইইতেছে। দেবতা গন্ধর্ব ভ্রুত ও থাবিগণও উহাকে কথন পরাজয় করিছি পারেন নাই। স্রাস্র বৃদ্ধে ইল্রের বস্তু, বিক্র চক্ত ও অন্যান্য অস্থাবিকর প্রহার-চিন্থ উহার দেহে দীপ্যমান রহিয়াছে, এবং নাগরাজ ঐরার্ক বৈ দশ্তাঘাত করিয়াছিল, বন্ধে তাহারও রেখা লাক্ষত হইতেছে। ঐ বিশ্ব আত-যব-গৃহ হইতে মন্ত্রপ্ত পবির সোমরস্বলপ্রক গ্রহণ করিয়া খুকি। অটল সমন্ত্র বিলোড়ন, পর্বতিশিধ্র উৎপাটন, এবং দেবগণকেও মর্দান করে। সে পরদারাপহারী ধর্মানাশক ও যজ্জবিঘাতক। ঐ মহাবীর ভোগবতী নগরীতে ভ্রুগরাজ বাস্থাকিকে পরাস্ত করিয়া, ভক্ষকের প্রিয়পদ্বীকে হরণ করিয়াছিল। কৈলাস পর্বতে বক্ষাধিপতি কুবেরকে *জ*য় কামগামী প্রুম্পক রথ আনয়ন করিয়াছিল; এবং ক্রোধভরে দিব্য চৈররথ কানন, উহার মধ্যবতী সরোবর ও নন্দন বন নণ্ট করিয়া নভোমণ্ডলে উদয়োম্ম খ চদ্দ্র-সূর্যেরও গতিরোধ করিয়াছিল। ঐ বিজয়ী পূর্বে বনমধ্যে দশ সহস্র বংসর তপঃসাধন করিয়া, ভগবান ব্রহ্মাকে আপনার দশ মস্ডক উপহার প্রদান করে, এবং রক্ষারই বরপ্রভাবে মনুষ্য ব্যতীত দেব দানব গৃন্ধর্ব পিশাচ পক্ষী ও দর্প হইতে মৃত্যুভয়শ্না হয়। উহার গলদেশে দিবা মালা লম্বিত হইতেছে, আকার পর্বতের ন্যার স্দীর্ঘ, নেত্র বিস্তীর্ণ ও তেজঃপ্রদীণ্ড। সে বেদবিদেবষী সর্বলোকভয়াবহ জুর কর্কশ ও নির্দয়। ভয়বিহবলা রাক্ষসী শ্পণিখা সেই সহোদর রাবনকে দেখিতে পাইল।

চয়ন্তিংশ সর্গাঃ অনন্তর শ্পণিথা অমাতাগণের সমক্ষে মহাক্রোধে কঠোরভাবে কহিল, রাবণ! তুমি স্বেচ্ছাচারী ও কামোন্মন্ত, এক্ষণে যে ঘোরতর ভর উপস্থিত তাহা ব্রিথতে হয়, কিন্তু ব্রিডেছ না। যে রাজা ল্যুথ ও ইন্দ্রিয়াসত্ত

প্রজারা শ্মশানাণিনবং কদাচ অহার সমাদর করে না। যে রাজা উচিত সময়ে স্বয়ং কার্যসাধন না করে, সে রাজ্যও কার্যের সহিত নন্ট হইয়া যায়। रुष दाका मृত निरम्राश करत नारे, यथाकाल श्रक्तामिशरक मर्भन रमग्र ना. এवः একান্তই অ-ন্বাধীন, হস্তী যেমন নদীগর্ভস্থ পন্ককে পরিহার করে, তদ্রুপ লোকে তাহাকে দ্র হইতে ত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজা মন্দিহস্তগত রাজ্যেব তত্ত্বাবধান না করে, সম্ভূদ্মণন পর্বতের ন্যায় তাহার আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না। রাবণ! তুমি চপল, অধিকার মধ্যে কুরাপি তোমার দতে নাই, এক্ষণে স্থার দেব দানব ও গন্ধবের সহিত বিরোধাচরণপূর্বক কির্পে রাজা হইবে। তুমি বালকদ্বভাব ও নিৰ্বোধ, জ্ঞাতব্য কি আছে তাহাও জ্ঞান না, সত্তরাং কির্পে রাজা হইবে। যাহার দ্ত, ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, সেই রাজা সামান্য লোকের সদৃশ, সন্দেহ নাই। নৃপতি দুরুপ অনর্থ দৃত স্বারা জ্ঞাত হন, এই জন্য লোকে তাঁহাকে দ্রদশা বলিয়া থাকে। বোধ হয়, তোমার মন্দ্রিগণ সামান্য, এবং কোথায়ও দ্ত নাই, এই জন্য জনস্থান যে উচ্ছিল্ল হইল, তাহা জ্ঞানিতেছ না। রাম একাকী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষ্স এবং খর ও দ্যুণকে সংহার করিয়াছে। ঋষিগণকে অভয় দান ও দণ্ডকারণ্যের মঞ্গল বিধান করিয়াছে। এক্ষণে রাজ্যমধ্যে এই যে ভয় উপস্থিত, তুমি তাহ্ম ব্রিবিতেছ না, ইহাতেই তোমাকে অত্যন্ত ল, অসাবধান ও পরাধুকি ধ্রাধ হইতেছে। যে রাজা উগ্রন্থভাব অলপদাতা প্রমন্ত গবিত ও শঠ কিলদেও প্রজারা তাহার সাহায্য করে না। যে রাজা ভূম্প আত্মাভিয়ার ও সকলের অগ্রাহ্য, বিপদকালে সমস্ত আত্মীয়স্বজ্ঞনও তাহাকে বিশ্বস্থিত করিয়া থাকে। উহারা তাহার কোন কার্য করে না, এবং ভয় প্রদর্শন থক্সরলেও ভীত হর না। ঐ রাজা দীয় রাজাদ্রন্ট দরিদ্র ও তৃণতুল্য হুইরা বাকে। শৃহক কাঠ লোম্ম ও ধ্রালতেও বরং কোন না কোন কর্ম সম্পূর্ম ইয়, কিন্তু রাজা রাজাচ্যত হইলে তম্বারা আর কিছুই হইতে পারে না বৈষন পরিহিত কন্ত ও দলিত মাল্য অকিঞিংকর হইয়া পড়ে, সেইরূপ যে রাজা অধিকারপ্রণ্ট হয়, সে স্থোগ্য হইলেও অকর্মণা হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সাবধান ধর্মশীল কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রির, এবং রাজ্যের কিছ,ই যাঁহার অজ্ঞাতে থাকে না, তাঁহার পতন কোন মতে সম্ভব নহে। যে রাজা চক্ষে নিদ্রিত, কিম্তু নীতিনেত্রে সজাগ রহিয়াছেন, ষাঁহার জ্রোধ ও প্রসন্ধতার ফল সকলে দেখিতে পায়, তাঁহার কুগ্রাপি অনাদর নাই। রাবণ! ডুমি এই রাক্ষসগণের হত্যাকান্ডের কিছুই জান না, ইহাতে বোধ হয় যে, তুমি নিতান্তই নিৰ্বোধ এবং ঐ সকল গুৰুও ভোমার নাই। তুমি কাহাকে দূক্পাত কর না, দেশকাল ব্রুথ না. এবং গ্রুণদোষ নির্পন্ধেও সম্পূর্ণ অপট্র, স্কুতরাং তোমার রাজ্যনাশ অচিরাংই ঘটিবে।

অতুল ধনের অধিপতি গার্বত রাবণ শ্পণিখার মূখে স্বদোষের এই সমস্ত কথা শ্নিয়া চিন্তাসাগরে নিম্মান হইল।

চতুপ্রিংশ সর্গা। অনন্তর রাবণ রোষভরে শ্পণিখাকে জিজাসিল, শোভনে! রাম কে? উহার বিক্রম কেমন? আকার কি প্রকার? কি কারণে দ্বর্গম দন্ড-কারণ্যে আসিয়াছে? যে অন্তে রাক্ষণেরা নিহত হইল, তাহা কির্পে? এবং কেই বা তোমাকে বির্পে করিয়া দিল?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন শুর্পণখা কুপিত হইয়া কহিতে লাগিল, রাবণ! রাম কন্দর্পের ন্যায় স্নুন্দর, উহার বাহ্ন দীর্ঘ, চক্ষ্ম বিস্তীর্ণ, এবং পরিধের বল্কল ও মৃগচর্ম। সেইন্দ্রধন্তুল্য স্বর্গবলর-জড়িত কোদন্ড আকৃষ্ট করিয়া উগ্রবিষ সপেরি ন্যায় নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সে রণস্থলে কখন শর গ্রহণ, কখন শর মোচন, এবং কখনই বা ধন্ম আকর্ষণ করে, কিছ্ই দৃষ্ট হয় না; ইন্দ্র বেমন শিলাব্ষিট শ্বারা শস্য নাশ করেন, তদুপ কেবল সৈন্যই বিনাশ করিতেছে, ইহাই নেত্র-গোচর হইয়া থাকে, ঐ মহাবীর একাকী পদাতিভাবে দন্দ্যয়মান হইয়া, তিন দন্দের মধ্যে খর, দ্বল ও ভীমবল চতুর্দশ সহয় রাক্ষ্যকে সংহার করিয়াছে। খরিয়গাকে অভয় দান এবং দন্ডকারণ্যের শ্ভুসাধন করিয়াছে। স্ত্রীবধে পাছে প্রাপ্ত স্পর্যা, এই জন্য আমাকেই কেবল বিরুপ্থ করিয়া পরিত্রাগ করিল।

রাবণ! লক্ষ্মণ নামে উহার এক ল্রাডা আছে। সে উহার ন্যায় বলবান। সে তেজস্বী জয়শীল ও বৃণিধমান। সে উহার একানত ভব্ত ও অত্যন্ত অনুরব্ধ। সে যেন উহার দক্ষিণ হস্ত, ও স্বিতীয় প্রাণ। ঐ রামের এক প্রিয় পত্নীও সমাভিব্যাহারে আছে। সে স্বামীর হিতকর কার্বে সততই রত। তাহার নেত্র আকর্ণ আয়ত, মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ এবং বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। সে সন্নাসা ও স্বর্পা। উহার কেশ স্কাচরূপ, নখ কিণ্ডিৎ রাছ্র্য্ ও উল্লত, কটিদেশ ক্ষীণ, নিতন্ব নিবিভ, এবং স্তনন্বয় স্থ্ল ও উচ্চ। ক্রিবনশ্রীর ন্যায়, এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় তথায় বিরাজ করিতেছে। দেবী গুরবী কিমরী ও যক্ষীও তাহার সদৃশ নহে। অধিক কি, ঐর্প নারী আমি প্রিবীতে আর কথন দেখি নাই। সে যাহার ভার্বা হইবে, সে প্রফালে আলিগান করিবে, ঐ ভাগাবান সকল লোকে ইন্দ্র অপেকাও দীক্তিবাঁ হইয়া থাকিবে। রাবণ! সেই স্শীলা তোমারই বোগ্য, এবং তুমিও উইলি উপয্তঃ। আমি তোমারই জন্য, উহাকে আনিবার উদ্যোগে ছিলাম कि कृत लक्ष्य আমার নাসা কর্ণ ছেদন করিল। বলিতে কি, আজ ঐ সন্তিতিক দেখিলেই তোমার মন বিচলিত হইবে। একণে যদি উহাকে স্থাতাবে লইতে ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্রই জয়ার্থ দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া দেও। ফাহা কহিলাম, যদি ইহা সঞ্গত বোধ করিয়া থাক, এখনই অসংকোচে ইহাতে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্যুণ একান্ড অসন্ত, ও নিতান্ড নির্পায়, তুমি ইহা স্থির ব্রিয়া সীতাগ্রহণে ষত্ন কর। অর্নাম তোমার নিকট থর, দূষণ এবং জনস্থানস্থ সমস্ত রাক্ষসেরই বিনাশের কথা উল্লেখ করিলাম : শ্রনিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান কর।

শন্ধতিংশ সর্গা। অনশ্তর রাবণ শৃপণিখার এই রোমহর্যণ বাকা প্রবণ করিয়া মিল্গণের সহিত ইতিকর্তবা নির্ণারে প্রকৃত্ত হইল, এবং এই বিষয়ের দোষ গৃণে সমাক্ বিচার করিয়া, উহাদের মত গ্রহণপূর্বক প্রচ্ছলভাবে যানশালায় প্রবেশ করিল। তথার গিয়া সার্রথিকে কহিল, স্তে! তুমি এক্ষণে রখ যোজনা কর। সার্বাথ এইর প অভিহিত হইবামার তংক্ষণাৎ উহার অভিলিষ্ঠ উৎকৃষ্ট রথবান আনয়ন করিল। উহা স্বর্ণময় ও রক্ষর্যচিত। উহাতে স্বর্ণভ্রণশোভিত পিশাচবদন গর্ণভ যোজিত হইরাছে। রাক্ষ্সরাজ রাবণ ঐ মনোরথগামী রথে আরোহণপূর্বক জলদগশভীর রবে সমুদ্রের অভিমৃথে চলিল। উহার মস্তকে শেবতচ্ছর, উভয় পাশের্ব শেবত চামর, স্বাণ্ডো স্বর্ণালক্ষার। ঐ বীর সুদৃশা



পরিচছদে অপ্রে শোভা পাইতেছে। সে স্রগদের পরম শত্র ও ক্ষিয়াতক। উহার মৃত্রক দশ, হৃত্য বিংশতি, এবং বর্ণ বৈদ্যে মণির ন্যায় শ্যামল। সে গ্রমনকালে দশশ্ভগ পর্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং বিদ্যুৎ ষাহাতে স্ফ্রিডি পাইতেছে এবং বকশ্রেণী যাহার অন্সরণ করিতেছে, এইর্প মেঘের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সম্দ্রের উপক্লে উপনীত হইল। দেখিল, তথার শৈলরাঞ্জি বিস্তৃত আছে, এবং স্নিম্পসলিল স্বচ্ছ সরোবর, ও বেদিমণ্ডিত স্প্রশস্ত আশ্রমসকল রহিয়াছে। কোথাও কদলী ও নারিকেল, কোথাও বা শাল তাল ও তমাল প্রভৃতি ফলপ্লপ্ল বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ প্থানে সর্প ও পক্ষিসকল আশ্রম লইয়ছে। গন্ধর্ব ও কিয়রগণ বিচরণ করিতেছে। নিস্পৃহ সিন্ধ, চারণ, বৈখানস, বালখিলা, আজ, মাধ ও মরীচিপ ক্ষিণণ তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছেন এবং ক্রীড়াচতুরা অপ্সরা ও সূর্পা দেবরমণীগণ দিবা আভরণ ও দিবা মালা ধারণপ্রক বিহার করিতেছেন। উহা অমৃতাশী দেবাস্রগণের আবাস, সততই সাগরতরগো শীতল ইইয়া আছে। তথায় বৈদ্বশিলা স্প্রচর্ব, হংস সারস ও মন্ড্রেকরা নিরন্তর কলরব করিতেছে, এবং বাহারা তপোবলে দিবা লোক অথিকার করেন, তাঁহাদিগের পান্ড্রেগপ্লেমাল্যশোভিত গীতবাদ্যে ধর্নিত কামগামী বিমান শোভমান ইইডেছে। উহার কোথাও নির্যাস-রসের উপাদান চন্দন, কোথাও দ্বাণ্ড্রিকর উৎকৃষ্ট অগ্রের, কোথাও স্বৃত্থেমাল মন্তান্তর্মাহ, কোথাও স্বৃত্থার মন্তাসমূহ, কোথাও স্বৃত্যা শত্রমত্ব্প, এবং প্রবাল, কোথাও শ্বন্তপ্রায় মন্তাসমূহ, কোথাও স্বৃত্যা শত্রমত্ব্প, এবং প্রবাল, কোথাও স্বৃত্তার্ম্ব-সমাকীর্ণ ধনধান্যপূর্ণ স্থানিরস্কসন্পন্ন নগর।

বাক্ষসরাজ রাবণ সম্দ্রের উপক্লে স্থানপদ্ধ বার্ সেবন ও এই সমন্ত অবলোকনপ্র ক গমন করিতে লাগিন বাইতে বাইতে পথিমধ্যে এক স্নাল বটব্ক দেখিতে পাইল। উহার ক্রের ম্নিগণ তপ্স্যা করিতেছেন। শাখাসকল চতুদিকে শত যোজন বিস্তৃত্ব বিকের অনাতর শাখার উপবেশন করিয়াছিল। সে উপবিষ্টা ইইবামন্ত্র তাহার দেহভরে শাখা ভান হইয়া বায়। উহার নিশ্নে বৈখানস্ক, মাব্র, বিলিলা, মরীচিপ্র আজ ও ধ্রা নামক খবিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। প্রতিত্র উল্লেখ্য প্রতিপ্র কালত কৃপাবিষ্ট ইয়া, এক পদে ঐ শত যোজন দীর্ঘা ভান শাখা ও গজ কচ্ছপ গ্রহণপ্র বায়্বেগে গমন করিতে লাগিল, কিয়্লার বাইয়া ঐ দ্ইটি জন্তুকে ভক্ষণ এবং শাখা আমার নিবাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বারপরনাই সন্তৃত্ব ভক্ষণ এবং শাখা আমার নিবাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বারপরনাই সন্তৃত্ব হইল। তংকালে এই আহ্মাদে তাহার বল শ্বিগণ বার্ধিত ইয়া উঠিল। সে অমৃত হরণের নিমিত্র একান্ত অভিলাবী হইল, এবং ইন্দ্রভবন হইতে লোহজাল ছিয়-ভিয় ও রঙ্গাহ ডেদ করিয়া, স্রাক্ষত অমৃত হরণ করিল। রাবণ সম্দূর্ক্লে গিয়া সেই স্ভেদনামা বটব্ক্স দেখিতে পাইল।

অনশ্তর সে সাগর পার হইয়া নিভ্ত স্থানে এক পবিত্ত রমণীয় আশ্রম দর্শন করিল। তথায় কৃষ্ণাজিনধারী জটাজ,টশোভিত মিতাহারী মারীচ বাস করিতেছিল। রাবণ উপস্থিত হইবামাত্র সে পাদ্যাদি দ্বারা উহাকে অর্চনা করিল, এবং দেবভোগ্য ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিয়া, যুদ্ধিসপত বাক্যে কহিল, রাজন্! লগ্কা নগরীর সর্বাহগীণ কুশল ত? তুমি কি উদ্দেশ করিয়া প্রব্যার এ স্থানে আগমন করিলে?

ষট্তিংশ সর্গা রাবণ কহিল, মারীচ! আমি বিপদস্থ হইরাছি; বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহার। এক্ষণে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি জনস্থান জান; তথার আমার দ্রাতা থর দ্বেশ, ভগিনী শ্পেণ্থা, ও মাংসাশী

র্গ্রিশরা বাস করিত, এবং আমার আদেশানুসারে সমরোৎসাহী আর আর নিশাচরও উহাদের সমভিব্যাহারে ছিল। উহারা মহাবীর খরের মতান,বতী ও ভীমকর্মপরায়ণ : উহাদের সংখ্যা চতুর্দশ সহস্র। ঐ সকল রাক্ষস অরণ্যে ধর্মচারী ঋষিগণের উপর সতত অত্যাচার করিত। এক্ষণে উহারা বর্ম ধারণ ও অন্ত্র গ্রহণপূর্বেক রামের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মনুষ্য উহাদিগকে কোন কঠোর কথা না কহিয়া ক্রোধভরে কেবলই শর ত্যাগ করে, এবং পদাতি হইয়াই সকলকে সংহার করিয়াছে। সে খরকে নিহত, দূষণকে বিন্দী, এবং র্চিশিরাকে রণশায়ী করিয়া, দশ্ডকারণ্য ভয়শ্ন্য করিয়াছে। মারীচ! পিতা রুষ্টমনে যাহাকে সম্গ্রীক নির্বাসিত করিল, সেই ক্ষীণপ্রাণ ক্ষগ্রিয়াধম হইডে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নিম্লি হইয়া গেল। সে দ্বংশীল কর্কশ উগ্রস্বভাব ও ল্ব্স্থ। তাহার ধর্মকর্ম নাই, এবং দে সভডই অন্যের অহিতাচরণ করিয়া থাকে। ঐ মুর্খ বৈরব্যতীত অরণ্যে কেবল বল প্রয়োগপূর্বক আমার ভাগনীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আমি নিশ্চরই উহার পত্নী দেবকন্যার পিণী সীতাকে স্ববিক্রমে জনস্থান হইতে আনিব, তুমি এই কার্যে আমায় সাহায্য কর। বীরা কুম্ভকর্ণাদি ভ্রাভূগণের সহিত তুমি আমার পাশ্ববিত্তী থাকিলে, আমি দেবগণকেও গণনা করি না। তুমি সংসমর্থ এক্তণে তুমিই আমার সহায় হও। বলে ধ্রম্থে দর্গে ও উপার নির্ণরে ত্যেস্ক্ত তুলা আর কেহ নাই। তুমি মহাবল ও মায়াবী। তাত! এই কারণে আহি ক্রোমার নিকট আইলাম। একণে আমার জন্য তোমায় বাহা করিতে হইবে জীহাও শনে। তুমি রামের আশ্রমে গ্রমনপূর্বক রজত্বিন্দুখ্চিত হিরশম্ম স্থানশ হইয়া সাতার সম্মুখ্যে সঞ্চরণ কর। সীতা তোমায় দেখিলে নিশ্চরই তেন্টেক গ্রহণ করিবরে নিমিন্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবে। পরে ঐ দুর্ব জন এই কার্যপ্রসংগে নিজ্ঞানত হইলে, আমি ঐ শ্না স্থান হইতে অবস্থা রাহ্ বেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে, সেইর স পরম স্থে সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর রাম সীতার বিরহে যারপরনাই কৃশ হইয়া যাইবে; আমিও কৃতকার্য হইয়া, অক্রেশে উহাকে

রাবণের এই কথা শ্রনিবামাত্র মারীচের মুখ শ্বেক হইরা গেল, এবং সে যংপরোনাসিত ভীত দ্রাখিত ও মৃতকব্প হইরা, নীরস ওও লেহন করত নিনিমিষলোচনে তাহাকে নিরীকণ করিতে লাগিল।



সংতবিংশ সর্গা। অনন্তর মারীচ অধিকতর বিষয় হইরা, কৃতাঞ্চলিপ্টে আপনার ও রাবণের শৃভসংকলেপ কহিতে লাগিল, রাজন্! নিরবচিছল প্রিয় কথা বলে, এর্প লোকের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাকোর দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দ্র্লভি। দেখ, তুমি অতিশয় চপল, কুর্রাপ তোমার চর নাই, এই কারণে ইন্দুসদূশ বর্ণপ্রভাব মহাবল রামকে জানিতেছ না। যদি তিনি ক্লেখে আকুল হইয়া রাক্ষসকুল বিনাশ না করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের মধ্পল। সীতা তোমার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্ত উৎপন্ন ইইয়াছেন, এবং তাহারই জন্য শীঘ্র ঘোরতর সন্কট উপস্থিত হইবে। তুমি অত্যন্ত ম্বেচ্ছাচারী ও দুবুর্ত্ত : লম্কা নগরী তোমার আধিপতো সৰুলেরই সহিত ছারখার হইয়া ষাইবে। যে নৃপতি তোমার ন্যায় দুঃশীল, উচ্ছ, খল ও পামর, সেই দুর্মতি রাজ্য এবং আত্মীরস্বজনের সহিত আপনাকেও নন্ট করিয়া পাকে। বংস! রাম পিতার অবঙ্গে পরিতান্ত হন নাই, এবং তাঁহাকে লু-খ অপ্রদেধর উগ্রন্থভাব ও ক্ষত্রিরের অধমও বোধ করিও না। তিনি ধার্মিক এবং সকলের হিতকারী। তিনি দশরথকে কৈকেয়ীর কুহকে বঞ্চিত দেখিয়া, তাঁহার সত্য পালনার্থ বনে অগিসয়াছেন। তিনি কেবল উ'হাদেরই প্রির কামনায় রাজ্য ও ভোগ তুল্ছ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। <mark>রাবণ! রাম কর্কশ</mark> নহেন, মূর্খ নহেন, এবং অজ্বিতেন্দ্রিয় নহেন। তাঁহাতে মিধ্যার প্রসংগও শ্বনি নাই। স্বতরাং তাঁহার প্রতি ঐ রূপ কথা প্রয়োগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তিনি সাক্ষাং ধর্ম, সংশীল ও সত্র্মিষ্ঠ। ইন্দ্র যেমন সংরগণের রাজা, সেইর্প তিনি সকলেরই রাজা। এক্টেস্ট্রি কোন্ সাহসে তাঁহার রাজা, সেহর্দ তিন সকলেরহ রাজা। একনে সাম কোন্ সাহসে তহিরে সাতাকে বলপ্রেক লইতে চাও? সাঁতা অসানার পাতিরতাবলে রাক্ষত হইতেছেন। স্যাপ্তভাকে হরণ করা যেমুর সাধা, রামের হসত হইতে তাঁহাকে আচিছল করিয়া লওয়াও সেইরপ্পুন রাবণ! শরাসন ও অসি ঘাঁহার কাষ্ঠ, শরজাল ঘাঁহার প্রবল শিখা, সেই ক্রিপ্তামান রামর্প অন্নিমধ্যে সহসা প্রবেশ করিও না। তুমি রাজ্য, স্থ ও অভীক্ত প্রাণের মমতা পরিত্যাণ করিয়া, সেই কালস্বর্প রামের নিকট বিশ্ব না। সাঁতা বাঁহার, তাঁহার তেজের আর পরিস্থামা নাই। রাম সাঁতার রক্ষক, তুমি সাঁতাকে কখনই হরণ করিতে প্রতিব্যান হাছিল বাহার পারিবে না। সীতা রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়, ভূমি ঐ অনলিশিখার ন্যায় তেজঃসম্পন্না পতিপরায়ণাকে কোন মতে পরাভব করিতে পর্যারবে না। এই বিষয়ে বৃথা যদ্ন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয় কহিতেছি, রামকে রণস্থলে দেখিবামাঠই তোমার আয়, শেষ হইয়া আসিবে। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, জীবন সূথ ও রাজা এই তিনই দূর্লভ। অতঃপর তুমি বিভাষণ প্রভৃতি ধর্মাশীল মন্ত্রিগণের সহিত এই উপস্থিত বিষয়ে মন্ত্রণা কর। এই কার্যের দোষ-গুল ও বলাবল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও, এবং আপনার ও রামের বিক্রম যথার্থতঃ বিচার করিয়া, যাহাতে তোমার হিত হয়, ডাহাই কর। রাজনা! আমার বোধ হয়, রামের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে যাহাতে তোমার মঞ্গল হইবে, আমি পুনরায় তাহাও কহিতেছি, শুন।

ষ্ণাতিংশ সর্গ ॥ এক সময়ে আমি সহস্র হস্তীর বলে পৃথিবী পর্যটন করিতাম। আমার দেহ পর্যতাকার, বর্ণ মেঘের ন্যার নীল, কর্ণে কনককুণ্ডল এবং মস্তবে কিরীট। আমি পরিষ গ্রহণ ও লোকের মনে গ্রাসোৎপাদনপ্র্যক থাষিমাংস ভক্ষণ করত দশ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতাম। অনুস্তর একদা ধর্মপ্রায়ণ মহার্ষি বিশ্বামিশ্র আমার ভ্রের রাজ্য দশরথের নিকট গিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি

মারীচ হইতে অত্যুক্ত ভীত হইয়াছি, এক্ষণে এই রাম সমাহিত হইয়া যজ্ঞকালে আমায় রক্ষা কর্ন।

ধর্মশীল দশরথ এইর্প অভিহিত হইয়া কহিলেন, দেখ্ন, রামের বয়স প্রায় ষোড়শ বর্ষ, আজিও ই'হার অল্ফ সম্যক শিক্ষা হয় নাই। রক্ষান্! আমার ষথেণ্ট সৈন্য আছে, ভাহারা আমার সমভিব্যাহারে ষাইবে; আমি স্বয়ংই চত্রগণ সৈন্যের সহিত গিয়া সেই রাক্ষসকে, ষের্পে বলেন বিনাশ করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তোমার কার্য তিলোকে প্রচার আছে, তৃমি অমরগণকেও সমরে রক্ষা করিয়াছিলে, কিশ্তু রাম ভিল্ল সেই রাক্ষসের পক্ষে আর কোন সৈন্যই পর্যাশত হইতেছে লা। তোমার সৈন্য স্প্রচর্ম আছে, তাহা এখানেই থাক। এই তেজ্কবী, বালক হইলেও রাক্ষসনিগ্রহে সমর্ম্ব হইবেন। আমি এক্ষণে ই'হাকেই লইয়া যাইব, তোমার মণ্যল হউক।

এই বলিয়া বিশ্বামিন্ত ঐ রাজকুমারকে লইয়া হৃত্যানে শ্বীর আশ্রমে গমন করিলেন। রাম শরাসন বিস্ফারণপ্র্বিক দণ্ডকারণ্যে বজ্ঞদানিকত বিশ্বামিন্তকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রামের তখনও শ্মশ্রজাল উপ্ভিল্ল হয় নাই। তিনি স্কুদর, শ্যামকলেবর, বালক, ও শ্ভদর্শন। তিনি রক্ষাচর্যের অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার কেশ কাকপক্ষে চিহ্নিত, গলে হেমহার ক্ষিত্রত হইতেছিল। তিনি আপনার উপ্জবল তেজে দণ্ডকারণ্য শোভিত ক্ষিত্রী উদিত বাল-চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

অনশ্তর আমি ব্রহ্মদত্ত বরে প্রিক্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলাম। রাম দেখিলেন, আমি অক্স চনাত করিয়া সহসাই প্রবিষ্ট হইলাম। তন্দর্শনে তিনি বিশেষ ব্যপ্ত না করিলে ধনতে জ্ব্যা যোজনা করিলেন। আমি মোহবশতঃ উ'হাকে বালক জ্বানী অবজ্ঞা করিয়া, দ্রতপদে বিশ্বামিল্লের বেদির অভিমুখে ধাব্যান হইলামু তিবসরে রাম আমার লক্ষ্য করিয়া এক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। আর্থি ঐ বাণের আঘাতে হতজ্ঞান হইয়া, শত্যোজন সমন্দ্রে গিয়া পড়িলাম। তংকালে রামের বিনাশ করিবার সঙ্কাপ না থাকাতেই আমার প্রাণ রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি শরবেগে আমাকে গভীর সাগরজনে লইয়া ফেলিয়াছিলেন। অনন্তর আমি বহুক্লণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া লংকায় প্রতিগমন করি। রাজন্ ! এইরূপে আমিই কেবল রামের হস্ত হইতে পরিরূাণ পাই, কিন্তু তিনি বয়সে বালক ও অস্ত্রে অপট্র হইলেও আমার আর আর সহচরকে বিনাশ করেন। এক্ষণে আমি নিবারণ করি, ভূমি তাঁহার সহিত বৈরাচরণ করিও না, ইহাতে নিশ্চয়ই বিপদস্থ হইয়া নণ্ট হইবে, ক্রীডাসন্ত সমার্জবিহারী উৎসবদর্শক রাক্ষসগণকে অকারণ সন্তুত্ত করিবে, এবং সীতার জন্য নিবিড্-প্রাসাদশোভিত রঙ্গ্রখচিত লঙ্কাকে ছারখার হইতে দেখিবে। শ্বন্দসত্তু লোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংস্রবে সর্পত্তদে মংস্যের ন্যায় বিনণ্ট হইয়া যায়। অতঃপর তুমি স্বদোষেই স্বর্গান্ধচন্দর্নাল•ত উস্জ্বলবেশ রাক্ষসগণকে নিহত ও ভাতলে পতিত দেখিবে : হতাবশেষ বহঃসংখ্য নিশাচর নিরাশ্রয় হইয়া, কাহারও স্ত্রী সঙ্গে কেহ বা একাকী, দশ দিকে ধাবমান হইতেছে দেখিতে পাইবে, লংকাকেও শরজালসমাকীর্ণ অনলগিখাপূর্ণ ও ভস্মীভূত দেখিবে। রাজন্! পরস্তী হরণ অপেক্ষা গ্রুতর পাপ আর নাই। তোমার অন্তঃপ**ুরে সহস্র সহস্র রমণী আছে, তুমি তাহাদিগকে ল**ইয়া সন্তুন্ট থাক, এবং রাক্ষসকুল রক্ষা কর। মানোমতি রাজ্ঞা অভীষ্ট প্রাণ স্বর্গা স্ত্রী

ও মিত্রবর্গ এই সকল যদি বহুকাল ভোগ করিতে চাও, কদাচ রামের সহিত বিরোধাচরণ করিও না। আমি তোমার বন্ধ্র, তোমায় বারংবার নিবারণ করিতেছি, যদি আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া, বলপর্থেক স্বীতার অবমাননা কর, তবে নিশ্চয়ই রামের শরে হতবীর্য হইয়া সবান্ধ্যে কালগ্রস্ত হইবে।

একোনচন্দারিংশ দর্গা । রাজন্ ! আমি বিশ্বামিত্রের বক্তকালীন ব্দেধ কথাণিং রামের হনত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, সম্প্রতি আবার যে গ্রুত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাও শনে। আমি প্রাণসকটেও কিছুমার পরিদেবনা না করিয়া, একদা ম্গর্পী দুইটি রাক্ষসের সহিত দন্ভকারণাে প্রবেশ করিলাম। আমার জিহুরা প্রদীন্ত, দশন বৃহৎ, শৃংগ স্তুতীক্ষা ও আহার ক্ষমিমাংস। আমি এইর্প ভীষণ ম্গর্প ধারণপূর্বক, আন্দিহোর তীর্থ ও চৈত্য স্থানে মহাবিক্রমে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাপসগণকে বধ করিয়া, উহাদের রক্ত মাংস ভোজন করত ধর্মকর্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে লাগিলাম। আমার ম্তি একান্ত ক্র, আমি শোণিতপানে অত্যন্ত উদ্মত্ত, তংকাশে বনের আর আর জন্তু আমাকে দেখিয়া বারপরনাই বিচতা হইয়া উঠিল।

বনের আর আর জল্ভু আমাকে দেখিরা বারপরনাই ছেটত হইয়া উঠিল।
আনন্তর আমি পর্যটনপ্রসংগ্য ধর্মচারী ক্রিমকে দেখিবামার আমার মনে
প্রবিবর ও পর্বপ্রহার সমরণ হইল। ক্রম্ম আমি কিছুমার বিচার না করিয়া
উ'হাকে তাপসবোধে বিনাশার্থ মহাক্রেম্ম ধাবমান হইলাম।

ইতাবসরে রাম ধন, আকর্ষণ প্রেক তিনটি শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন।
ঐ সকল বন্ধ্রসঞ্জাশ ভীষণ শেলিতপায়ী শর মিলিত হইয় বায়্বেগে আগমন
করিতে লাগিল। আমি রুক্তি বিরুম জানিতাম, এবং প্রে হইতেই বিশেষ
শাণ্কত ছিলাম, একণে শুটু অপকারাধী হইয়া তথা হইতে কিণ্ডিং অপস্ত হইলাম। আমি অপসূত হইবামাত্র ঐ দুইটি রাক্ষস বিনম্পট হইয়া গেল। রাজন্! তৎকালে এই রূপেই ঐ শরপাত হইতে মৃত্ত হইয়া, কথাণিং প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম: পরে যোগিতাপস হইয়া, এই স্থানে একান্তমনে প্রবজাা অবলম্বন করিয়া আছি। বলিতে কি আমি ভদবধি প্রতি ব্রক্ষেই চীরবসন শরাসনধারী রামকে পাশহস্ত কুডান্ডের ন্যায় দেখিতে পাই। ভীত হইয়া সডত সহস্র সহস্র রামকে প্রত্যক্ষ করি, এবং সমস্ত অরণাই যেন আমার রামময় বোধ হয়। আমি স্বংনধোগে উত্থাকে দেখিবামাত অচেতনে চমকিত হইয়া উঠি। বেখানে কিছু নাই সেখানে ভাঁহাকেই দেখি: এবং রত্ন ও রথ প্রভৃতি রকারাদি নামেও আমার হৃংকম্প উপস্থিত হয়। ফলতঃ রামের প্রভাব আমার কিছুমার অবিদিত নাই, তাঁহার সহিত বৃন্ধ করা তোমার কর্ম নয়। তিনি মনে করিলে, বলি বা নম্চিকেও সংহার করিতে পারেন। এক্ষণে তুমি তাঁহার সঞ্জে সংগ্রাম কর, বা নাই কর, যদি আমায় জ্বীবিত দেখিতে চাও. আমার সমক্ষে তাঁহার আর কোন প্রসংগ করিও না। এই জীবলোকে অনেক ধর্মনিষ্ঠ সাধ্য ছিলেন, তাঁহারা অনোর অপরাধে সপরিবারে নম্ট হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর আমিও কি অপরের দোষে ঐরপে হইব? রাক্ষসরাজ! তুমি যা পার কর, আমি কখনই তোমার অনুগমন করিব না। রাম অতিশয় তেজম্বী, মহাসত্ত ও মহাবল, তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসলোক উচ্ছিল্ল করিবেন।

ভাল, এক্ষণে তুমিই বল দেখি, শ্পণখার জন্য খর রামের নিকট সমরাথী হইয়া যায়, তিনিও তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আর বিশেষ অপরাধ কি? রাজন্! আমি তোমার পরম হিতৈষী মিয়, যদি তুমি আমার কথা না শ্ন, তবে আজিই তোমায় রামের শরে সবাশ্বে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।



চন্ত্রিংশ সর্গ n তখন মুম্ব্ বেকি ওবধ ভক্ষণ করে না, সেইর্প আসম-মৃত্যু রাবণ মারীচের এই বুর্কিশ্মত কথা গ্রহণ করিল না, এবং অসপ্যত ও কঠোর বাক্যে তাহাকে কৈছেতে লাগিল, দু-কুলজাত! তুমি আমাকে অতি অনুচিত কথা কহিতেছ। ট্রির ক্ষেত্রে পতিত বাজের ন্যায় তোমার বাক্য নিতাশ্তই নিম্ফল। তুমি ইহা ম্বারা সেই নরাধম মূখের প্রতিপক্ষতা হইতে কোন মতে আমায় নিব্তু করিতে পারিবে না। যে স্থালোকের তুচ্ছ কথায় পিতা মাতা কথ, বান্ধব ও রাজ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, এক কালে বনে আসিয়াছে, আমি সেই খরনাশক রামের প্রাণসমা সীতাকে তোমার সমক্ষেই হরণ করিয়া আনিব। রাক্ষস! ইহাই আমার সধ্কম্প, এখন ইন্দের সহিত সমস্ত দেবাস,র আইলেও আমার ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। কোন কার্যসংশন্ন উপস্থিত হইলে, যদি ভোমায় তৎসংক্রান্ত দোষ-গণে উপায়-অপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলে তুমি আমার ঐরূপ কহিতে পারিতে। যে মন্দ্রী শ্রেয়াধী ও বিজ্ঞা কোন বিষয় জিজাসিত হইলে, তিনি প্রভার নিকট কুতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যান্তর করিবেন, এবং যাহা প্রভার অনাকলে ও শাভজনক, বিনীতবাকে। রাজনীতি-নিণাতি প্রণালী অনুসারে তাহাই কহিবেন। দেখ, যে রাজা সম্মানাথী, তিনি স্বমত্বিরোধী অসম্মানের কথা হিতকর হইলেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা, অন্দি ইন্দু চন্দু যম ও বরুণ এই পণ্ড দেবতার রূপ ধারণ করেন, এই কারণে উগ্রতা বিক্রম দয়া নিগ্রহ ও প্রসন্নতা এই সমস্ত গুণসম্ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বভুরাং সকল অবস্থাতেই রাজ্ঞাকে প্জা ও সম্মান করা কর্তব্য। মারীচ! আমি অভ্যাগত, কিন্তু তুমি রাজধর্ম সবিশেষ না জানিয়া, দ্বব্যিখ ও মোহবশতঃ আমাকে এইর্প কঠোর কথা

কহিতেছ। আমি তোমাকে সংকল্পিত কার্যের গণে দোষ এবং নিজের ইণ্টানিন্টের কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই, "তুমি আমাকে সাহায্য কর" কেবল ইহাই কহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি ঐর্প বাকা প্রয়োগ করা তোমার পক্ষে যারপরনাই বিসদৃশ হইয়াছে। যাহাই হউক, তুমি অতঃপর আমার এই কার্যে সহায়তা কর, এবং বাহা তোমায় করিতে হইবে, এক্ষণে কহিতেছি শ্ন। তুমি রজতবিন্দ্রচিত্রিত হিরন্মর হরিণ হইরা, রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর, এবং সীতাকে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক ইচ্ছা চলিয়া যাও। অনন্তর সীতা তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইবে, এবং শীঘ্র তোমার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রামকে অনুরোধ করিবে। পরে রাম এই প্রসপো নিষ্কানত হইলে, ভূমি বহু দুরে গিয়া, উহারই অনুরূপ স্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্যণ! এই বলিয়া চীংকার করিও। লক্ষ্যণ উহা প্রবণ করিয়া সীতার নির্বন্ধে এবং <u>ভাতুল্নেহে, বে দিকে রাম, সসম্প্রমে তদ্ভিমাথে যাই</u>বে। উহারা উভয়ে এইর্পে আশ্রম হইতে নিজ্ঞান্ত হইলে, আমি পরম স্থে ইন্দ্র যেমন শচীকে, সেইরূপ সীতাকে আনরন করিব। মারীচ! আজ তোমাকে রাজ্যের অধাংশ দিতেছি, তুমি এই কার্বটি সম্পন্ন করিয়া, বথার ইচ্ছা গমন করিও। এক্ষণে চল, আমিও সরথে দণ্ডকারণ্যে তেমির অন্সরণ করিব, এবং বামকে বন্ধনা ও যাশে বাতীত সীতা লাভ ক্রিমা, পরে তোমারই সহিত লংকার বাইব। একলা বাদি তুমি আমার অনুসরেধ রক্ষা না কর, তবে অদাই আমি তোমাকে বিনাশ করিব। অতঃপর বর্তী-ভরেও তোমার অবশ্যু এই কার্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি রাজার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার কথন স্বশ্য নাই। একণে অধিক আর কি বলিব, অক্টি সহিত বিরোধ করিলে, নিশ্চরই তোমার প্রাণসংকট উপস্থিত হইবে; তুমি ইহা স্থির জানিয়া, বাহা শ্রেয় বোধ হয়, তাহাই কর। ভাহাই কর।

একচমারিংশ দর্গায় রাবণ রাজার অনুরূপ এইর্প আব্রা করিলে, মারীচ অসংকৃচিতচিত্তে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রাক্ষস! কোন্ পামর তোমাকে পুত্র অমাত্য ও রাজ্যের সহিত উৎসহা হইতে পরামর্শ দিবা? কোন্ দ্রোচার তোমার সুখ দশনে অসুখী হইল? কোন্নিবোধ তোমাকে উপায়চছলে মৃত্যুদ্বার প্রদর্শন করিল? এবং কোন্ ক্রােশরই বা তোমার এইর্পে প্রস্তুত করিয়া রাখিল? তুমি স্বকৃত উপায়ে নিপাত হইবে, ইহাই তাহার সংকল্প। তোমার বিপক্ষেরা অপেক্ষাকৃত হীনবল, তুমি প্রবল কর্ডুক আক্রান্ত ও বিনন্ট হও, তাহারা নিশ্চরই এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে। রাজন্! বে-সকল মন্ত্রী তোমাকে বিপথগামী দেখিয়া নিবারণ করিতেছে না, তাহারা বধ্য, কিন্তু ভূমি কি কারণে তাহ্যদিগকে বধ করিতেছ না। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া, অসং পথে পদার্পণ করিলে, সংস্বভাব সচিবেরা তাঁহাকে নিব্তু করিয়া থাকেন, কিন্তু তোমাতে ইহার অন্যথা দেখিতেছি। তাঁহারা রাজপ্রসাদে ধর্ম অর্থ কাম ও যশ সমস্তই প্রাশ্ত হন : তাঁহার মতিচ্ছল ঘটিলে এই সকল বিফল হইয়া বায় এবং অন্যান্য লোকেরও বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। ফলতঃ রাজ্ঞা, ধর্ম ও যশের নিদান, সাুতরাং সকল কালে তাঁহাকে সাবধান করা আবশ্যক। যে রাজ্রা উগ্রস্বভাব দুর্বিনীত ও প্রতিক্রে, তিনি কখনই রাজ্য পালন করিতে পারেন

না। যিনি অসং উপায়-প্রবর্তক মন্ত্রীর সাহাধ্যে কার্য পর্যালোচনা করেন, তিনি উহার সহিত বিষম স্থালে অধীর সার্রাথসহ রাধের ন্যায় শীঘ্র বিনন্ট হন। র্যাহারা প্রকৃত ধার্মিক ও সাধ্য, এমন অনেকেই ইহলোকে অনোর অপরাধে সপরিবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছেন। যে রাজা উগ্রদণ্ড ও প্রতিক্ল, তাঁহার অধীনস্থ প্রক্রারা শুরালর্ক্রিড মুগের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। রাবণ! তুমি কুর, নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, ভূমি যে-সকল রাক্ষসের রাঞ্জা, ভাহারা নিশ্চর বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যদিচ আমি অকম্মাৎ রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করি. তাহাতে আমার কিছুমার পরিতাপ নাই, কিন্তু তুমি যে অচিরাং সমৈনে উৎসন্ন হইবে, ইহাই আমার দুঃব। সেই মহাবীর আমাকে বিনাশ করিয়া, শীয় ডোমাকে সংহার করিবেন। ভাঁহার হস্তে বে আমার মৃত্যু হইবে, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইব। তুমি নিশ্চর জানিও, যে তাঁহার দর্শনমাত্র আমায় নন্ট হইতে হইবে, এবং তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া সবাশ্ববে মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ ক্ষরিবে। অথবা যদি তুমি আমার সহিত আশ্রম হইতে জানকীকে আনিতে পার, তাহা হইলে তুমি সবংশে থাকিবে না, আমি উৎসল্ল হইব এবং লংকাও ছারথার হইবে। রাবণ! আমি তোমার হিতৈবী সূহাং, আমি তোমাকে বারংবার নিবারণ করিতেছি, কিম্তু আমার কথা প্রেমার সহা হইতেছে না : বাক্ত ভাইনে অসহ্য হইরা উঠে, মূত্য যাহাকে লক্ষ্য করে, স.ই,দের সম্পেহ নাই।

ন্দিচ ছারিংশ সগা । মারীচ ল কা বিশ্বত মনে প্রেরার কহিল, রাবণ । চল, তবে আমরা গমন করি। সেই প্রেরাসনধারী রাম যদি আমাকে প্রেরার দেখেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চাই প্রাণে মরিব। কেহ বিক্রম প্রকাশপ্রেক তাহার হনত হইতে জীবিতাবন্ধার মৃত্ত হইতে পারে না। অতঃপর তুমিও যমদণ্ডে বিনণ্ট হইবে, রাম ভোমার পক্ষে তংল্বর্প বিদ্যমান রহিরাছেন। তুমি দ্রোত্মা, আমি তোমার কি করিব, তুমি কুশলে থাক, আমি চলিলাম।

রাবণ মারীচের এই বাকা শ্রবণ করিয়া, যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল, এবং উহাকে গাঢ় আলিপানপূর্বক কহিল, তাত! তুমি আমারই অভিপ্রায়ান্রপ এই পৌর্বের কথা কহিলে। এখন ভোমার মারীচ বোধ হইল, এডক্ষণ তুমি বেন অন্য কোন রাক্ষস ছিলে। অতঃপর তুমি আমার সহিত এই বিমানগামী রত্মচিত গর্দভবাহন রখে আরোহণ কর। তুমি সীতাকে প্রলোভন দেখাইয়া, পরে বখায় ইচ্ছা বাইও। ঐ স্বোগে আমিও নির্দ্দেন পাইয়া, বলপ্র্বক তাহাকে আনিব।

অনন্তর রাবণ ও মারীচ বিমানাকার রখে আরোহণপূর্বক অবিলম্বে আশ্রম হইতে যাতা করিল, এবং গ্রাম নগর নদী ও পর্বভসকল দর্শন করত দন্ডকারণ্যে উত্তীর্ণ হইল। পরে রাবণ রখ হইতে অবভীর্ণ হইরা, মারীচের কর ধারণপূর্বক কহিল, তাত! ঐ রামের আশ্রমপদ কদলীপরিবৃত দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমরা যে কারণে আগমন করিলাম, তুমি অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান কর।

তখন মারী**চ ক্ষণমধ্যে এক মনোহর মৃগ হইল। উহার শৃগ্য উংকৃষ্ট** দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ রত্নের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রস্কপক্ষ ও নীলপক্ষের ন্যায়। উহার গ্রীবাদেশ কিণ্ডিং উন্নত, উদর নীলকানততুল্যা, পার্শ্বভাগ মধ্ক প্রপসদৃশ, বর্ণ পদ্মপরাগের অন্যর্শ দিনশ্ব ও স্কের, খ্র বৈদ্যাকার, জগ্যা স্ক্র্যা, সর্বাধ্য রৌপ্যবিন্দর্ভে চিগ্রিত ও নানা ধাতুতে রঞ্জিত, সন্ধিবন্ধ অত্যন্ত নিবিড় এবং প্রেছ ইন্দ্রায়্ধতুল্য ও উধের্ব শোভিত। তংকালে উহার এই অপ্রেণ রুপে রমণীয় বন ও রামের আশ্রম উল্জেব্ল হইয়া উঠিল।

অন্তর সে সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিন্ত, ইতস্ততঃ দ্রমণ করিতে লাগিল, এবং কথন তুণ কবন বা পত্র ভক্ষণ করত, কদলীবাটিকায় প্রবেশ করিল। পরে কণিকার বনে গিয়া জ্ঞানকীর দৃষ্টিপথে পড়িবার ইচ্ছায় মৃদৃপদে সন্তরণ করিতে লাগিল। সে একবার বাইতেছে, আবার আসিতেছে, কিরংক্ষণ দ্রতেকেগে গেল, আবার ফিরিল, কখন ক্রীড়ায় মন্ত, কখন উপবিষ্ট, কখন রামের আশ্রমন্বারে গিয়া মৃগ্যুথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যার, আবার এক দল মৃগের অনুগত হইরা আইসে। এই রুপে সে জ্ঞানকীর প্রতীক্ষায় লম্ফ প্রদানপূর্বক নানারুপে দ্রমণ করিতে লাগিল। অরণ্যের অন্যান্য মৃশেরা উহার দর্শনেমান্ত নিকটন্থ হইরা, দেহ আদ্রাণপূর্বক দল দিকে ধাবমান হইল। মারীচ মৃগবধে স্পট্, কিন্তু তৎকালে স্ক্রেষ্ট্র গোপনে রাখিবার জন্য সংস্পর্যেও উহাদিগকে ভক্ষণ করিলে না।

কাংসালে ও ভহাদেগকে ভক্ষণ কারল না।

এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী প্রত্পচয়নে ব্রেল হইয়া কর্ণিকার অশোক ও
আয় ব্লের সন্মিহিত হইলেন, এবং স্কুলিয়ন প্রসঞ্জে ইতস্ততঃ বিচরণ
করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ক্রিমাণিখচিত রক্ষমর মৃগ তাঁহার
দ্ভিপথে পড়িল। তিনি সেই ক্রেমিণ্র মায়ময় মৃগকে বিস্ময়োৎফ্লেললোচনে সম্নেহে দেখিতে লাগিলে। মৃগও রামপ্রণারনীকে দর্শন করিয়া
বনবিভাগ আলোকিত ক্রেমাণ করিতে লাগিল।

তিচ্ছারিংশ লগ্ন স্বর্ণবর্ণা জানকী ঐ অভ্তৃত ম্গ দর্শন করিয়া, হৃত্মনে রামকে আহ্নন করিলেন, আর্যপ্তে! তুমি শীন্ত লক্ষ্যাকে লইয়া এখানে আইস। তিনি এক একবার উ'হাকে আহ্নন করেন, আবার ঐ ম্গাটি দেখিতে থাকেন। রাম আহ্ত হইবামাত্র তংক্ষণাৎ লক্ষ্যাণের সহিত তথায় আগমনও ম্গকে দর্শন করিলেন। তখন লক্ষ্যাণ সংশ্যাক্তান্ত হইয়া কহিলেন, আর্য! আমার বোধ হয়, মারীচই এই মৃগ হইরাছে। বে-সমস্ত রাজা মৃগয়াবিহারার্থ প্রেকিতমনে অরণ্যে আইসেন, ঐ দ্রাত্যা এইর্প ম্গর্ক ধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। মারীচ অতিশয় মায়াবী, এক্ষণে মায়াবলেই রমণীয় মৃগ হইয়াছে। জগতে এই প্রকার রক্ষয় মৃগ থাকা অসম্ভব, ইহা যে রাক্ষসী মায়া, তাঁবধয়ে আমার কিছুমাত সংশয় হইতেছে না।

জানকী বণ্টনাবলে হতজ্ঞান হইয়া আছেন, লক্ষ্মণ এইর্প কহিতেছেন শ্নিয়া, তিনি তাঁহাকে নিবারপপ্রক হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, আর্যপ্রে! ঐ স্কের মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে; এক্ষণে তৃমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে বহ্সংখ্য মৃগ চমর স্মর ভক্তাক বানর ও কিল্লর পরিদ্রমণ করিয়া থাকে; তাহারা দেখিতে স্কের বটে, কিল্পু তেজ শাল্ডভাব ও দীণ্ডিতে এইটি ষেমন, এইর্প আর

কাহাকেও দেখি নাই। ঐ নানাবপটিচতিত শশাংক-শোভন রয়ময় মূগ আমার নিকট বর্নাবভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে। আহা, উহার কি রপে! কি শোভা! কেমন কণ্ঠম্বর! ঐ অপূর্বে মূগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। যদি তুমি উহা জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিদ্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমরা প্রবার রাজ্য লাভ করিব: তংকালে এই মূগ অন্তঃপ্রের আমাদিগের এক শোভার দুব্য হইয়া থাকিবে : এবং ভরত, তুমি শ্বশ্রাগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই যারপরনাই বিশ্মিত করিবে। যদি মূগ জীবিত <mark>থাকিতে তোমা</mark>র হুদতগত না হয়, তাহা হুইলেও উহার রুমণীয় চর্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম আস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। ম্ব্রাথের অভিস্থি করিয়া ম্বামীকে নিয়োগ করা স্থাল্যেকের নিতাল্ড অসদৃশ্, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিচ্মিত হইয়াছি ৷

অন্তর রাম জানকীর এই বাক্য প্রবণ এবং অর্ণবর্ণ নক্ষরপর্যাচিত্তিত মুগকে দশনিপূর্বক বিসময়াবেশে মনের উল্লাসে লক্ষ্যুণকে কহিলেন, বংস! দেখ সীতার ম্গলাভের স্প্হা কি প্রবল হইরাছে আজ এই মৃগ অসামানা র্পের জন্য আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। প্রিক্তির কথা দ্বে থাক, চৈত্রথ কানেও ইহার অনুর্প একটি নাই। ইহার স্কেই স্বর্ণবিন্দ্র্থচিত অনুলোম ও বিলোম রোমরাজি কেমন শোভা পাইতেই! মুখবিকাশকালে অনলিখা-তুলা উল্পান জিহনা মেঘ হইজে বিদ্যুক্তিনাার কেমন নিঃস্ত হইতেছে! ইহার আস্যাদেশ ইন্দ্রনীল্ময় পানপাত্রের সৌয় স্ন্দর, এবং উদর শঙ্খ ও মৃ্ক্তার ন্যায় মনোহর ! জানি না, এই নিজুপম মৃগকে নরনগোচর করিলে কাহার মন প্রলোভিত না হয় ? এই স্থান্ত রক্তময় দিবার্প দর্শনে কে না বিস্মিত হইয়া উঠে? বংস! ভ্পালগণ সিইসের জন্য হউক. বা বিহারাথ ই হউক, বনে গিয়া



মৃগ বধ করেন, এবং ঐ প্রসজ্গে মণিরত্নাদি ধনও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ব্রন্ধলোকগত জীবের সংকল্পমান্ত-সিম্ধ ভোগ্য পদার্থের ন্যায় এই কোষবর্ধন বনা ধন যে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। দেখ, অর্থলিকেরা অর্থম্পক যে কার্যের উদ্দেশে অবিচারিত চিত্তে প্রবৃত্ত হন, অর্থশাস্তজ্ঞেরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে জানকী এই ম্গের উৎকৃষ্ট স্বৰ্ণময় চৰ্মে আমার সহিত উপবেশনে অভিলাষ করিয়াছেন। বোধ হয়, কদলী ও প্রিয়কের এবং ছাগ ও মেষের চর্ম স্পর্শগ্লে অন্রপ হইবে না। পৃথিবীর এই স্কের মৃগ এবং নক্ষরপু গগনচারী মৃগ এই উভয়ই সর্বোৎকৃষ্ট। বংস! তুমি ইহাকে রাক্ষসী মায়া অন্মান করিতেছ, যদি বাস্তব তাহাই হর, তথাচ ইহাকে বধ করা আমার কর্তব্য। পূর্বে এই নৃশংস মারীচ অরণ্যে বিচরণ করত মহর্ষিগণকে বিনাশ করিয়াছে, এবং যে-সকল রাজা মৃগয়ায় আইসেন, তাঁহারাও ইহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, স্তরাং ইহাকে বধ করা আমার কর্তব্য হইতেছে। পূর্বে এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপি উদরম্প হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিত। বহ দিবসের পর সে একদা তেজস্বী অগস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া, অপেনার মাংস আহার করাইয়াছিল। অনশ্তর মহর্ষি শ্রান্ধান্তে উ্ত্রেক স্বর্প আবিষ্কারে ইচছ্কে দেখিরা, হাস্যম্থে এইরপে কহেন, বাজুলের তুমি এই জবিলোকে পাপের বিচার না করিয়া, গ্রাহ্মণগণকে স্বতেকি সরভেব করিয়াছ, আজ সেই অপরাধে তোমাকে আমার উদরে জবর্ণ হইতেইইল। লক্ষ্যণ! আমি ধর্মশীল ও জিতেদ্রিয়, দ্রাত্মা মারীচ আমাকে বিন অতিরুম করিবার চেন্টায় আছে, তথন বাতাপির ন্যায় ইহাকেও মৃত্যু পান করিতে হইবে। একণে তুমি বম ধারণপূর্বক সাবধানে সীতাকে করে। ই'হাকে রক্ষা করাই আমাদিগের মৃথ্য করে হইতেছে। যদি এই মৃগ মারীচ হয়, বিনাশ করিব, আর যদি বস্তুতই মৃগ হয়, লইয়া আমিব। দেখ, সীতার মৃগচর্ম লাভের শপ্হা কি প্রবল হইয়াছে। বলিতে কি, আজ এই চমপ্রধান মূগ নিশ্চরই বিন্দু হইবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্ষণে যাবং আমি এক শরে উহাকে সংহার না করিতেছি, তাবং তুমি আশ্রমমধ্যে সীতার সহিত সাবধানে থাকিও। আমি ইহাকে হনন ও ইহার চর্ম গ্রহণ করিয়া শীদ্রই আসিব। লক্ষ্মণ! মহাকল জ্বটায়, ব্যক্তিমান ও স্কুদক্ষ, তুমি ই'হার সহিত সতর্ক ও সর্বত্ত শধ্কিত হইয়া সীতাকে রক্ষা কর।

চতুশ্চমারিংশ সার্য ॥ মহাবীর রাম লক্ষ্যাণকে এইর্প আদেশ করিয়া, স্বর্ণম্থিটসম্পান থকা ধারণ করিলেন, এবং স্থলার আনত বীরভ্ষণ শ্রাসন
গ্রহণ ও দ্ই ত্ণীর বন্ধন করিয়া চলিলেন। তখন ঐ হিরক্ষয় হরিণ উত্যক্তে
আসিতে দেখিয়া ভরে ল্কায়িত হইল, পরক্ষণে আবার দর্শন দিল; রাম
যেখানে ম্গ সেই দিকে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন, এবং দেখিলেন কেন সে
সম্মুখে র্পের ছটায় জর্লিতেছে। ঐ সময় ম্গ এক একবার রামকে দেখে,
আবার ধাবমান হয়। কখন সে শরপাত পথ অতিক্রম করে, এবং কখন বা
যেন হস্তগত হইল, এইভাবে লোভ দেখাইতে থাকে। ক্রমশঃ তাহার
আত্যানাশের শণকা প্রবল হইল, মনও উন্দানত হইয়া উঠিল, এবং যেন সে
আকাশেই মহাবেগে বাইতে লাগিল। সে একবার স্থেন হইল। এইর্পে সে
ছিম্ডিয় মেঘে আচছর শারদীয় চন্দের নামি লাক্ষত হইল এবং ক্রমশঃ আশ্রম
হইতে রামকে বহুদ্রে লইয়া গেল।

তখন ম্গলোলাপ রাম এই ব্যুক্তি দর্শনে মৃশ্য ও অতিশয় দ্বন্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং নিতালত প্রান্ত ক্রেকিলাত ক্লালত হইরা, এক ত্গাচছল স্থানে ছায়া আগ্রমপূর্বক বিশ্রাম ক্রিকেলা লাগিলেন। এই অবসরে ঐ হরিণ অন্যান্য মৃগে পরিবৃত হইয়া দূর হৈতে আবার দৃষ্ট হইল। রামও তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত প্নেরায় ধাবমনি হইলেন। তদ্দর্শনে মৃগ অতিশয় ভীত হইয়া, তংক্ষণাং ল্কায়িত হইল, এবং প্নের্বার অতিদ্রে এক বৃক্ষের অন্তর্মান হইতে দেখা দিল। পরে রাম উহার বিনাশে ক্তনিশ্চর হইয়া, ক্লোধভরে



স্থারশিমর ন্যায় প্রদীশ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উহা শরাসনে স্দৃঢ় সম্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণপূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। জ্বলম্ত সপের ন্যায় নিতাশত ভীষণ বজুসদৃশ ব্রহ্মাস্ত্র পরিতাক্ত হইবামাত্র ম্গর্পী মারীচের বক্ষঃম্থল বিদ্ধ করিল। মারীচ প্রহারবেগে তালব্কপ্রমাণ লম্ফ প্রদানপূর্বক, আর্তস্বরে ভয়ংকর চীংকার করিয়া উঠিল। তাহার নিবাণপ্রায় হইয়া আসিল, এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মৃপদেহ বিসজন করিল। অনন্তর রাবণের বাক্য স্মরণপার্বক ভাবিল, এক্ষণে সীতা কোন্ উপায়ে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবেন, এবং কির্পেই বা রাবণ নির্জন পাইয়া সীতাকে লইয়া যাইবে। তখন রাবণের নির্দিষ্ট উপায়ই ভাহার সংগত বোধ হইল, এবং সে রামের অন্যর্প স্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্যুণ! বলিয়া চীংকার করিল। তাহার মাগরপ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এবং সে বিকট রাক্ষস-ম্তি ধারণ করিয়াছে। তখন রাম তাহাকে মর্মে আহত ও শোণিতলি**শ্**ড দেহে ভ্তকে বিক্রণিঠত দেখিয়া লক্ষ্যণের কথা ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্যণ भूदि कि इंग्रोहिलन, य देश ताकभी भाता. वश्वुष्ट अकर्ण जाहारे हरेन , আমি মারীচকেই বিনাশ করিলাম। যাহাই হউক, এই রাক্ষস তারস্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া দেহতাগে করিল, ক্ষুক্তানি, জানকী এই শব্দ শ্নিয়া কি হইবেন! এবং লক্ষ্মণেরই বা কি বাটবে! এই ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মন অত্যত বিশ্বে হইয়া গেল এবং যারপরনাই ভয় উপস্থিত হইল।

অন্তর তিনি অন্য মৃগ বধ ক্রিক্স তাহার মাংস গ্রহণপূর্বক সম্বরে

আশ্রমের অভিমন্থে গমন করিতে কির্পালেন।

পশুচমারিংশ সর্গ ৷৷ এদিক্টে জানকী অরণ্যে রামের অন্র্র্প আতরিব প্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, জান আর্যপাতের কি দ্বর্ঘটনা হইল। তিনি কাতর হইয়া ক্রন্সন করিতেছেন, আমি স্কুপণ্ট সেই শব্দ প্রবণ করিলাম। আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, এবং মনও চণ্ডল হইরা উঠিরাছে। একণে তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি সিংহসমাক্রান্ত ব্বের ন্যায় রাক্ষসগণের হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট ধাবমান হও।

অনশ্তর লক্ষ্যুণ রামের আজ্ঞা শ্মরণে গমনে কিছাতেই অভিলাষী হইলেন না। তখন জানকী নিতাশ্ত ক্ষুশ্ব হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এইর্প অবস্থাতেও রামের সহিহিত হইলে না, তুমি একজন তাঁহার মিরর্পী শুরু। তুমি আমাকে পাইবার জনা তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ। আমার নিশ্চর বোধ হইতেছে বে, তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। ডোমার দ্রাতৃদেনহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদ তোমার অভীষ্ট হইতেছে। এই কারণে তুমি ভাঁহার অদশনেও বিশ্বস্তমনে রহিয়াছ। এক্ষণে তুমি ঘাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, তাঁহার প্রাণসংশয় ঘটিলে আমার বাঁচিয়া আর কি হইবে।

জানকী চকিত মৃগীর ন্যায় শোকাক্লাল্ডমনে বাম্পাকুললোচনে এইর্প লক্ষ্যুণ প্রবোধকনে সাম্থনা করত কহিতে লাগিলেন, দেবি! দেব দানব গর্ম্বর রাক্ষস ও সপেরািও তােমার ভর্তাকে পরা<del>জ</del>য় করিতে সমর্থ নহে।

সেই ইন্দুত্লা রামের প্রতিদ্বন্দানী হইতে পারে, চিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেও দেখি না। তিনি সকলের অবধ্য, স্তরাং আমার প্রতি ঐর্প বাক্য প্ররোগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে রাম এ স্থানে নাই, স্তরাং তোমাকে বনমধ্যে একাকী রাখিয়া বাওয়া সন্গত নহে। দেখা রামের বল অতিবলবানেরাও প্রতিহত করিতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং চিলোকের লোক একত্র হইলেও তাঁহার বিশ্বমে পরাস্ত হইয়া থাকে! এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, সন্তাপ দ্র কর। রাম সেই রক্ষাণ বিনাশ করিয়া শীল্পই আসিবেন। তুমি বাহা শ্নিলে, ইহা তাঁহার স্বর নয়, এবং আর কোন দেববাণীও নহে, ইহা সেই দ্রাত্মা মারীচেরই মায়া। দেবি! মহাত্মা রাম তোমাকে আমার হন্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, স্তরাং তোমায় একাকী পরিত্যাগ করিয়া বাইতে আমি কিছুতেই সাহস করি না। দেখ, জনস্থানের উচ্চেদসাধন ও থরের নিধন এতালবিশ্বন রাক্ষসগণের সহিত আমাদিগের বৈর উপস্থিত হইয়ছে, একণে সেই সকল হিংসাবিহারী পামর আমাদের মোহ উৎপাদনার্থ বনমধ্যে বিবিধর্প কথা কহিয়া থাকে। স্তরাং তুমি কিছুই চিন্তা করিও না।

তথন জানকী রোষার্গনেত্রে কঠোর বাকো ক্ষিতান, নৃশংস! কুলাধম! তুই অতি কুকার্য করিতেছিল; বোষ হয়, রাজেতি বিপদ তোর বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তিরিমিও তুই তাঁহার সংকট দেখিয়া প্রিশে কহিতেছিল;। তোর শ্বারা যে পাপ অন্তিত হইবে, ইহা নিতাশত বাচ্য নহে; তুই কপট, য়ৢর ও জ্ঞাতিশর্। দৃত্ট! এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগে বা শ্বারং প্রচহরভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুষ্ঠিরশ করিতেছিল। কিন্তু তোদের মনোরথ কখন সফল হইবার নহে। কেটা সেই ক্মললোচন নীলোৎপলশ্যম রামকে উপভোগ করিয়া, কির্পে তুলকৈ প্রার্থনা করিব। এক্ষণে তোর সমক্ষে আমার প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি রাম বিনা ক্ষণকালও এই প্রিবীতে আর জ্বীবিত থাকিব না।

সুশীল লক্ষ্যুণ, জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঙ্গলি-পুটে কহিলেন, আর্যে! তুমি আমার পরম দেবতা; তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এর প ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা দ্বীলোকের পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে : উহাদের স্বভাব যে এইর্প, ইহা সর্বত্র প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা অত্যন্ত চপল, ধর্মত্যাগী ও ক্র, এবং উহাদের প্রভাবেই গ্রহিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতে আমার সহা হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে তম্ত নারাচান্দের নাায় একাশ্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমায় ন্যাযাই কহিতেছিলাম, কিল্ডু তুমি আমার প্রতি বারপরনাই কট্ছি করিলে। দেবি! তুমি যখন আমাকে এইরূপ আশংকা করিতেছ, ভোমায় যিক্! মৃত্যু একান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি জ্যেন্ডের নিয়োগ পালন করিতেছিলাম, তুমি কেবল স্ত্রীস্থলভ দূষ্ট স্বভাবের বশবতী হইয়া আমায় ঐর্প কহিলে। তোমার মঞ্গল হউক, যথায় রাম, জামি সেই স্থানে চলিকাম। যের্প ঘোর নিমিত্তসকল প্রাদঃভ[ত হইতেছে, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানা আশৎকা হয়, এক্ষণে বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা কর্ন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই।

তখন জানকী সজলনয়নে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রাম বিনা গোদাবরীর জলে বা অনলে প্রবেশ করিব, উন্বন্ধনে বা তীক্ষ্ম বিষপানে বিনন্ট হইব, অথবা উচ্চ স্থল হইতে দেহপাত করিব; কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য প্রেম্বকে কখনই স্পর্শ করিব না। জানকী এইর্প কহিয়া রোদন করিতে করিতে দুঃখভরে উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ একাশ্ত বিমনা হইয়া, তাঁহাকে সান্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জানকী তৎকালে উ'হাকে আর কিছ্ই কহিলেন না। অনশ্তর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপ্টে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার প্রতি প্নঃ প্নঃ দ্গিপাত করত তথা হইতে কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

ষাত্রারিংশ সার্থা। ইত্যবসরে রাবণ পরিব্রাজকের র্প ধারণপূর্বক শীঘ্র জানকীর নিকট উপস্থিত হইল। উহার পরিধান শ্লক্ষ্য কাষার বসন, মস্তকে শিখা, বামস্কন্ধে র্যান্ট ও কমন্ডল্য, হস্তে ছর ও চরণে পাদ্কা। সে এইর্প ডিক্স্র্র্প ধারণপূর্বক, গাঢ় অন্ধকার বেমন স্থাচন্দ্রন্যা সন্ধ্যার, তদুপে সেই রামলক্ষ্যাণ-বিরহিতা সীতার সন্নিহিত হইক এবং কেত্রহ যেমন শাশাভকহীনা রোহিণীকে, তদুপ আশ্রমমধ্যে ক্রিউ হাকে দর্শন করিল। ঐ প্রাত্যা নিস্ক্র লোহিতনেরে দ্ভিপ্তে করিতেছে! দেখিয়া জনস্থানের ব্ক্সশ্রেণী অমনি নিস্পন্দ হইল, বায়্র স্করেধে হইরা গেল, এবং গোদাবরী বেগবতী হইলেও ভরে মন্দ্রেগে চ্কিন্তি হইরা, ত্লাচ্ছন ক্পের ন্যায় ভবা ভিক্স্কর্পে শনি যেমন কিইনিং তদুপ ভর্তশোকার্তা সাঁতার সন্নিহিত হইল এবং টিছাকে নির্মিক বিস্কৃত্য নির্মিক বিস্কৃত্য বিস্কৃত্য নির্মিক বিস্কৃত্য নির্মিক বিস্কৃত্য নির্মিক বিস্কৃত্য ক্রিক্স্তির নির্মিক বিস্কৃত্য নি

হইল, এবং উত্থাকে নির্মিন ক্রিক নিস্তত্থ হইয়া রহিল। তংকালে সীতা দীনমনে সঞ্জলনয়নে পশালিয়ে উপবেশন করিয়াছিলেন; তাঁহার লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, বদন পূর্ণ শশধরের ন্যায় সন্কর, এবং ওষ্ঠ বিশ্বফলের ন্যায় মনোহর। তিনি পীতবর্ণ কোষের বসন ধারণ করিয়া, সরোজশ্ন্যা দেবী কমলার ন্যায় প্রভাপ্তঞ্জে শোভমান হইতেছিলেন। রাবণ উ'হাকে দেখিয়া কামে মোহিত হইল, এবং বেদোচ্চারণপূর্বক তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বিনীত বাকো কহিতে লাগিল, হেমবর্ণে! তুমি পদ্মমালা-ধারিণী পশ্মিনীর ন্যার বিরাজ করিতেছ। বোধ হয়, তুমি হুী, শ্রী, কীর্তি, ভাগালক্ষ্মী, অপাসরা, অন্টাসিম্ধি বা দৈবরচারিণী রতি হইবেন তোমার দণ্ডসকল সম-চিক্সণ পা-ত্ৰণ ও স্ক্লোগ্ৰ, নেত্ৰ নিৰ্মাল, তাৱকা কৃষ্ণ ও অপাণ্য আরম্ভ, তোমার মিতম্ব মাংসল ও বিশাল, উর, করিশা, ডাকার এবং স্তনন্দ্রর উচ্চ সংশ্লিকট বর্তাল কমনীয় ও তালপ্রমাণ, উহার মাখ উল্লভ ও স্থল, উহা উৎকৃষ্ট রম্নে অলব্কৃত এবং ষেন আলিকানার্থ উদ্যত রহিয়াছে। অয়ি চার্হাসিনি! নদী ফেমন প্রবাহবেগে ক্লকে, সেইরূপ ভূমি আমার মনকে হরণ করিতেছ। তোমার কেশ কৃষ্ণ ও কটিদেশ সূক্ষ্য, বলিতে কি, দেবী গন্ধবী কক্ষী ও কিল্লরীও তোমার অনুরূপ নহে ; ফলতঃ আমি তোমার তুল্য নারী প্রথিবীতে আর কখন দেখি নাই। তোমার এই উৎকৃষ্ট রূপ, স্কুমারতা, বয়স ও নিজনি বাস আমার মন একাম্ত উন্মত্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, এখানে থাকা কোনও মতে তোমার **উ**চিত হইতেছে না। ইহা কামর্পী



ভীষণ রাক্ষসগণের বাসন্থান। রমণীয় প্রামাদ, সমৃন্থ নগর ও স্বাসিত উপবনে বিহার করাই তোমার যোগ্য। স্নুদরি! তোমার কণ্ঠের মাল্য, তোমার অন্ধের করাই তোমার বোগ্য। স্নুদরি! তোমার কণ্ঠের মাল্য, তোমার অন্ধের গন্ধ, তোমার পরিধের কন্ত, এবং তোমার স্বামীকেও আমার সর্বোত্তম বোধ হইতেছে। তুমি রুদ্র মরুৎ বা বস্গণের কি কেই হইবে? তুমি যে দেবতা, ইহা বিলক্ষণ অন্মান হইতেছে। এই অরণ্যে দেব গন্ধর্য ও কিল্লরগণ আগমন করেন না, ইহা রাক্ষসগণের বাসভ্মি, তুমি কির্পে এখানে আইলে? এই বনে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বানর ও কল্কসকল নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেহে, দেখিয়া তোমার মনে কি ভর হইতেছে না? তুমি একাকী রহিয়াছ, ভীষণ মন্ত হাস্তসকল হইতে কি তোমার গ্রাস ক্ষান্মতেছে না? এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার? এবং কোথা হইতে এবং কি নিমিত্তই বা এই রাক্ষসপ্রেণ ঘোর দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ?

তথন জানকী ব্রাহ্মণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া যথোচিত অতিথি-সংকার করিলেন এবং উহাকে পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! অম প্রস্তুত। ঐ সময় তিনি সেই রক্তবসনশোভিত কমন্ডল্ধারী সৌমা-দর্শন রাবণকে কিছুতে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না ; প্রত্যুতঃ নানা চিচ্ছে ব্রাহ্মণ অনুমান করিয়া, উহাকে ব্রাহ্মণবং নিমন্ত্রণ্ট্রেক কহিলেন, বিপ্র! এই আসনে উপবেশন কর্ন, এই পাদোদক গ্রহণ ক্রেন, এবং এই সকল বন্য দ্বা আপনার জন্য সিশ্ব করিয়া রাখিয়াছি মাপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন কর্ন।

অনশ্তর রাবণ আত্মনাশের জনত বলপ্তিক সীতাহরণের সংকল্প করিল।
তখন সীতা ম্গগ্রহণার্থ নিগ্তি রাম ও লক্ষ্মণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,
তিনি দ্থিপ্রসারণপূর্বক কেন্দ্র শামল বনই দেখিতে লাগিলেন, উ'হাদের
আর কোন উদ্দেশই পাইকেন্দ্রা।

দশ্ভচন্দারিংশ দর্গা। অনন্তর পরিরাজকর্পী রাবণ জানকীর পরিচর জিল্পাসা করিল। জানকী মনে করিলেন, ইনি অতিথি রাহ্মণ, যদি আত্মপরিচর না দেই, এখনই অভিসম্পাত করিবেন, তিনি এই ভাবিয়া কহিলেন, রহ্মন্! আমি মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের কন্যা, রামের সহর্ধমিণী, নাম সীতা। আমি বিবাহের পর স্বামিগ্রে দিব্য স্থসম্ভোগে আদশ বংসর অতিবাহন করি। পরে রয়োদশ বংসরে মহারাজ মিলিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে রাজ্য দিবার সক্তর্প করেন। অভিষেকের সামগ্রীও সংগ্রহ হইল। এই অবসরে আর্যা কৈকেয়ী সভাপ্রতিজ্ঞ রাজাকে অজ্যীকার করাইয়া, রামের নির্বাসন ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন এই দ্ইটি বর প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন, রাজন! আজ আমি পান ভোজন ও শয়ন করিব না; যদি রামকে অভিষেক কর, তবে এই পর্যন্তই আমার প্রাণান্ত হইল।

কৈকেয়ী এইর্প কহিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে ভোগসাধন প্রচ্রে ধন দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাঁহার বাকো কোনও মতে সম্মত হইলেন না। তখন রামের বয়ঃক্রম পশ্চবিংশতি, এবং আমার অন্টাদশ। রাম সত্যনিন্ঠ, সম্শীল ও পবিত্র; তিনি সকলেরই হিতাচরণ করিয়া থাকেন। কাম্ক রাজা কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায় ভাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন না।

রাম অভিষেকের নিমিত্ত পিতার সালধানে গমন করিয়াছিলেন, কৈকেয়ী থরবাক্যে তাঁহাকে এইর্প কহিলেন, শূন, তোমার পিতা আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি ভরতকে নিক্লটক রাজ্য দান করিব, এবং রামকে চতুদাশ বংসরের জন্য বনবাস দিব"। রাম! এক্ষণে অরণ্যে যাও, এবং পিতৃসত্য পালন কর।

রাম এই বাক্য শুবণমাত অকুডোভরে সম্মত হইলেন, এবং ঐ রতশীল তদন্যায়ী কার্য ও করিলেন। তিনি দান করিবেন, কিন্তু প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ বিম্য, এবং সতাই কহিবেন, কিন্তু মিখনর একান্ত পরাধ্ম্য। ফলতঃ তিনি এই র্পই ব্রত অবলদ্বন করিয়া আছেন। মহাবার লক্ষ্যণ উ'হার বৈমাতের দ্রাতা। ঐ রতধারী আমাদের উভয়ের বনগমন দর্শনে ব্রক্ষচারী হইয়া সশরসেনে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি উ'হার সমরসহায়। ব্রক্ষন্! রাম জটাজাট ধারণপ্র ক ম্নিবেশে দশ্ভকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা কৈকেরীর জন্য রাজ্যচাত হইয়া স্বতেজে নিবিড় বনে বিচরণ করিতেছি। তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, এ স্থানে অবশ্য বাস করিতে পাইবে। আমার স্বামী নানা প্রকার পশ্র হনন ও পশ্যাংস গ্রহণপ্র ক শান্ত আমিবেন। বিপ্র! অতঃপর তুমিও আপনার নাম ও গোতের যথার্থ পরিচয় দেও, এবং কি কারণে একাকী দশ্ভকারণ্যে শ্রমণ করিতেছ ভাহাও বলা

একাকী দশ্ভকারণ্যে দ্রমণ করিতেছ তাহাও বল।

সীতা এইর প জিজ্ঞাসিলে রাবণ দার প্রিমী কহিল, জানকি! যাহার
প্রতাপে দেবাস রমন যা শহ্কিত হর, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ! তুমি
দ্বর্ণবর্ণা ও কোষেয়বসনা, তোমায় দেবির স্বান্ধ ভাষাতে আর প্রীতি
অন্তব করিতে পারি না। আমি ব্যক্তি স্থান হইতে বহুসংখ্য সর পা রমণী
আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি জিল্লান্দ্রের মধ্যে প্রধান মহিষী হও। লগ্কা
নামে আমার এক বৃহৎ নগর আহি, উহা সমুদ্রে পরিবেশ্টিত এবং পর্বতোপরি প্রতিন্তিত। যদি তুমি আমার ভাষা হও, তাহা হইলে ঐ লগ্কার
উপরনে আমারই সহিত সির্দ্রমণ করিবে; স্বেশা পঞ্চ সহন্ত দাসী তোমার
পরিচর্যায় নিযুক্ত পাকিবে, এবং এই বনবাসে আর ইচ্ছাও হইবে না।

তখন সীতা কুপিতা হইয়া, রাবণকে সবিশেষ অনাদরপ্রাক কহিতে লাগিলেন, যিনি হিমাচলের ন্যায় স্থির, এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, সেই দেবরাজত্বা রাম যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি বটবাকের ন্যায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিষ্ণ, কীর্তিমান ও স্থলকণ, সেই ৰথায়, আমি সেই স্থানে ৰাইব। ৰাঁহার বাহ্বহগল স্দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, ও মথে প্রণ্চন্দ্রের ন্যায় কমনীয় যিনি সিংহতুলা পরাক্রান্ত ও সিংহবং মন্থরগামী, সেই মন্যাপ্রধান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব! রাক্ষস! তুই শ্গাল হইয়া দূর্লভা সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস? যেমন সূর্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তূই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। রে নীচ! যখন রামের প্রিয়পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই <mark>নিশ্চয়ই স্বচক্ষে বহ,সংখ্য স্বৰ্ধবৃক্ষ দেখিতেছিস। ভূই মৃগণ্য, ক্ষুধাতৃ</mark>ব সিংহ ও সপের মুখ হইতে দম্ত উৎপাটনের ইচ্ছা করিতেছিস? দুই হস্তে মন্দর গিবিকে ধারণ এবং কালকটে পান করিয়া স্মেণ্গলে গমন সংকল্প করিয়াছিস? স্চীমুথে চক্ষ্মার্জন এবং জিহ্যা স্বারা ক্ষুর লেহন অভিলাস করিতেছিস? কণ্ঠে শিলাবন্ধনপূর্বক সম্দু সন্তরণ, চন্দ্রস্থাকে গ্রহণ, প্রজন্মিত অন্নিকে বন্দ্রে বন্ধন, এবং লোইময় শ্রনের মধ্য দিয়া সম্ভর্ণ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিবার বাসনা করিতেছিস? দেখ, সিংহ ও শ্গালের যে অন্তর, ক্র্দু নদী ও সম্দ্রের যে অন্তর, অমৃত ও কাঞ্জিকের যে অন্তর, স্বর্ণ ও লোহের যে অন্তর, চন্দন ও পঞ্জের যে অন্তর, হস্তা ও বিভালের যে অন্তর, কাক ও গর্ডের যে অন্তর, মন্দ্র্র যে অন্তর এবং হংস ও গ্রের যে অন্তর, তোর ও রামের সেইর্পই জানিবি। ঐ ইন্দ্রগ্রভাব ধন্বশিধারী রাম বিদ্যমানে যদিও তুই আমাকে লইয়া যাস, তাহা হইলে অগ্নি ঘৃত ভোজনে মক্ষিকার নায়ে নিশ্চয়ই বিন্দী হইব।

সরলা সীতা রাবণকে এই প্রকার ক্রেশের কথা কহিয়া বায়,বেগে কদলীতরার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

জান্টচত্বারিংশ সর্গা। তখন কৃতান্তত্ন্য রাবণ, এই বাক্য প্রবণে ক্লোধাবিণ্ট ছইয়া ললাটে ভ্কুটি কিম্তারপ্র্ক সীতার মনে তাসোংপাদনের নিমিত কহিতে লাগিল, জানকি! আমি কুবেরের সাপর প্রাতা, নাম প্রবল-প্রতাপ রাবণ। লোকে মৃত্যুকে বেমন ভর করে, তদুপে দেবতা গণ্ধর্ব পিশাচ পক্ষী ও সপ্সকল আমার ভরে পলায়ন করিয়া থাকে এক সমরে কোন কারণে কুবেরের সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত বিশি ঐ বৃদ্ধে আমি রোষ-প্রেরের সাহত আমার দ্বালাব্যুদ্ধ উপাস্থাও বিশা আ বৃদ্ধে আমার তরে পরবাধ হইয়া স্ববীর্ষে উহাকে পরাজয় করি। তদবাধ সে আমার তরে স্সম্দ্ধ লগকপেরের পরিহারপূর্বক পিরিছার করিয়া বাস করিতেছে। প্রপক নামে উহার এক কামগায় নিমান ছিল, আমি ভ্জবলে তাহাও আচিছয় করিয়া লইয়াছি। অতঃ বিসেই বিমানে আরেয়হণপূর্বক নভামণ্ডলে বিচরণ করিয়া আরি জানাক বিদ্ধান আমার বার্মাবিদ্ধ হই, তথক ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার মুখ দেখিবাই ভয়ে পলায়ন করেন। আমি যথায় অবস্থান করি, তথায় বার্মাণিকার্ড ইইয়া প্রবাহিত হন, স্থা আকাশে শীতল ম্তি ধারণ করেন, ব্যক্ষর পত্র আর কম্পিত হয় না এবং নদীসকলও স্তম্ভিত হইরা থাকে। সমূদপারে ইন্দের অমরাবতীর ন্যায় লঞ্কা নামে আমার এক প্রবী আছে। উহা ভীষণ রাক্ষসে পরিপূর্ণ এবং ধবল প্রাকারে পরিবেণ্টিত। উহার প্রেম্বার বৈদ্যেমিয় এবং কক্ষাসকল স্বর্ণরচিত। উহাতে হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রচার পরিমাণে আছে এবং নিরন্তর তার্যধর্নি হইতেছে। উহার উদ্যান রমণীয় এবং অভীণ্টফলপূর্ণ বৃক্ষে শোভিত। সীতে! আমার সহিত সেই লংকা নগরীতে বাস করিলে, মানুষী সহচরীদিগের কথা তোমার স্মরণ হইবে না, এবং দিবা ও পাথিবি ভোগ উপভোগ করিলে, অল্পায়, মন,ষা রামকে আর মনেও আসিবে না। দেখ, রাজা দশরথ প্রিয় পত্রেকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া দর্বল জ্যেষ্ঠকে নির্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই রাজ্যদ্রণ্ট নিবোধ তাপসকে লইয়া আর কি করিবে, আমি রাক্ষসনাথ, আমাকে রক্ষা কর ; আমি প্রয়ং উপস্থিত, আমাকে কামনা কর। আমি কামশরে একাল্ড নিপীড়িত হইতেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নহে। উর্বাদী যেমন পুর্রবাকে পদাধাত করিয়া অন্তাপ করিয়াছিল, আমায় নিরাশ করিলে, তোমায় সেইর পই করিতে হইবে। জার্নাক! মন্বা রাম সংগ্রামে আমার এক অপ্যালির বলও সহিতে পারে না, আমি তোমার ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে কামনা কর।

সীতা এই কথা শ্নিবামাত্ত রোষার্গনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তুই সকল দেবতার প্র্যা কুবেরকে লাড্রে নির্দেশ করিয়া কির্পে অসং আচরণে প্রবৃত্ত হইডেছিস। তুই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কর্কশ, তুই ষাহাদের রাজা, সেই সমস্ত রাক্ষ্য নিশ্চরই বিনদ্ট হইবে। স্বরাজ্ঞ ইন্দ্রের নির্পমর্শা শচীকে হরণ করিয়া বহ্কাল জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু দেখা, আমি রামের পত্নী, আমাকে হরণ করিলে কখনই কুশলে থাকিতে পারিবি না। তুই অম্তপানে অমর হইলেও এই কার্মে কিছুতে নিস্তার পাইবি না।

ধাকোনপণ্ডাশে সার্গ । অনন্তর মহাপ্রতাপ রাবণ হলেত হলত নিগ্পীড়নপূর্বক নিজ মৃতি ধারণ করিল, এবং তংকালোচিত বাকো সীতাকে প্নেরায় কহিল, স্নেরি! তুমি উল্মন্তা, বোধ হয়, আমার বল পৌর্ষ তোমার প্রতিগোচর হয় নাই। আমি আকাশে থাকিয়া বাহ্মেরে প্থিবীকে বহন করিব, সম্প্রপান এবং য়ণশ্থলে কৃতান্তকে হনন করিব, তীক্ষ্ম শরে স্ব্কি ছেদ এবং ভ্তেলকেও ভেদ করিব। তুমি কামবেগে ও সৌল্পেইটেবে উল্মন্তা হইয়া আছ, আমি কামর্পী, এক্ষণে একবার আমার প্রতিক্রিটিপাত কর।

আন কানন্দা, অঞ্চলে অকবার আনার প্রাত্তিগোভ কর।

এই বলিতে বলিতে রাবণের অণিনপ্রভ সামেরেখালাঞ্চিত নের রোধে

আরক হইরা উঠিল। সে তন্দতে স্থানা পরিরাজকর্প পরিত্যাগপ্র ক

কৃতান্তত্লা প্রচন্ড মুর্তি ধারণ করিকী তাহার বর্ণ মেবের ন্যার নীল, মন্তক
দশ, এবং হন্ত বিংশতি। সে রক্তির পরিধান করিয়াছে, এবং ন্বর্ণালন্ডারে
শোভা পাইতেছে। রাবণ এইর প্রতিষ্ঠিনক্ষেপপ্র ক তথার দাঁড়াইরা রহিল।

অনন্তর ঐ দ্বৃত্ত ক্রিপ্রভার ন্যার প্রদীশ্বা কৃষ্ণকেশী সীতাকে কহিল,

জনে। যদি দেখি বিলোকবিস্থাত ক্রিক্তাল ক্র

অনশ্তর ঐ দুবৃত্তি মুর্থিপ্রভার ন্যার প্রদীপতা কৃষ্ণকেশী সীতাকে কহিল, ভদ্রে! যদি তুমি তিলোকবিখ্যাত পতিলাভ করিতে চাও, তবে আমাকে আগ্রয় কর, আমি সর্বাংশে তোমার অনুরূপ হইতেছি। তুমি চিরজ্ঞীবন আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার সবিশেষ শ্লাঘার হইব। আমা হইতে কদাচ তোমার কোনরূপ অপকার হইবে না। তুমি মনুষা রামের মমতা দ্রে করিয়া আমাতেই অনুরক্ত হও। অয়ি পশ্ডিতমানিনি! যে নির্বোধ স্ত্রীলোকের কথার আত্মীয়-স্বন্ধন ও রাজ্য বিসর্জন দিয়া এই হিংপ্রক্তন্ত্রপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ গ্রণে সেই নন্টসন্তর্কণ অল্পায়্ব রামের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ?

কামোন্মন্ত দৃষ্ট্নবভাব রাবণ এই বলিয়া, বৃধ ষেমন গগনে রোহিণীকে আক্তমণ করে, সেইর ্প ঐ প্রিরবাদিনী সীতাকে গিয়া গ্রহণ করিল। সে বাম হলেত উহার কেশ এবং দক্ষিণ হলেত উর্য্গল ধারণ করিল। বনের অধিষ্ঠানী দেবতারা ঐ গিরিশ্ধ্যসভকাশ মৃত্যুসদৃশ তক্ষিপুদশন রাবণকে দশনপূর্বক ভরে চতুদিকে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর এক মায়াময় স্বর্ণরেথ খর-বাহিত হইয়া ঘর্ষর রবে তথার উপনীত হইল। রাবণ সীতাকে ফ্রোড়ে লইয়া ঘোর ও কঠোর স্বরে তর্জন-গর্জনপূর্বক ঐ রথে আরোহণ করিল। সীতা অতিমাত্র কাতর হইয়া, দ্র অরণ্যগত রামকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জনা ভ্রুজগীর নাায় বারংবার চেণ্টা করিতে

লাগিলেন। কিন্তু কামোন্মন্ত রাবণ একান্ত অসম্মতা হইলেও উ'হাকে লইয়া সহসা আকাশপথে উভিত হইল।

অনন্তর সাঁতা উন্ধান্তর ন্যায় শোকাতুরার ন্যায় উন্দান্তমনে কহিতে লাগিলেন, হা গ্রেব্ণসল লক্ষ্মণ! কামর্পী রাক্ষস আমাকে লইয়া যায়, তুমি জানিতে পারিলে না। হা রাম! ধর্মের জন্য সূথ ঐশ্বর্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস বলপূর্বক আমাকে লইয়া বায়, তুমি দেখিতে পাইলে না। বায়! তুমি দ্ব্র্তিদিগের নিক্ষক, এই দ্বাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না? দ্বুক্মের কল সদাই ফলে না, শস্য স্পুক হইতে যেমন সময় অপেক্ষা করে, ইহাও সেইর্প। রাবণ! তুই মৃত্যুমোহে মৃশ্ব হইয়া এই কুকার্য করিল! এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণাস্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর। হা! ধর্মাকাঞ্চনী রামের ধর্মপদ্ধাক অগহরণ করিয়া লইয়া বায়! অতঃপর কৈকেয়ী স্বজনের সহিত প্রাক্ষম হইলেন। এক্ষণে জনস্থান এবং প্রিপত কর্গিকারসকলকে সম্ভাবণ করি, রাবণ সাতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শায়্রই রামকে এই কথা বল। হংসকুলকোলাহলাক্ষণণা গোদাবরীকে বন্দনা করি, রাবণ সাতাকে হরণ করিতেছে, তুমি শায়্রই রামকে এই কথা বল। নানা ব্ক্ষণোভিত অরণোর দেবতাদিগকে অভিবাদন করি, রাবণ সাতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শায়্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে যে তির্ম জীবজন্ত আছে, সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিকা তির্মসনী সাতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শায়্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে যে তির্মসনী সাতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শায়্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে যে তির্মসনী সাতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শায়্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে যে তির্মসনী সাতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা আমার আনিবন।

সাতা নিতানত কাতর হই, সেই মহাব্রেক্সানিতে পারিলে, নিজ বিক্রমে নিশ্চরই আমার আনিবন।
সাতা নিতানত কাতর করের উপর বিহণরাজ জ্ঞায়কে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহার দেশন্যাত টুনি বাক্যে সভরের কহিলেন, আর্য জ্ঞানার্,! দেখ এই

সীতা নিতালত কাতর হৈছা, কর্ণবচনে এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে বিশেষ উপর বিহগরাজ জটায়্কে দেখিতে পাইলেন। তিনি উ'হার দর্শনিমার দর্মন বাক্যে সভরে কহিলেন, আর্য জটায়্! দেখ এই দ্রাত্মা রাক্ষস আমাকে অনাথার ন্যার লইয়া যায়। এই দ্র্মতি অত্যত জ্র, বলবান ও গবিত; বিশেষতঃ ইহার হল্ডে অল্ডাশ্য রহিয়াছে। ইহাকে নিবারণ করা তোমার কর্ম নয়। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্যণ বাহাতে এই ব্তালত সমাক্ জানিতে পারেন, তুমি তাহাই করিও।

পঞ্চাশ সগা। তৎকালে জটার, নিদ্রিত ছিলেন, এই শব্দ প্রবাধ করিবামার রাবণকে দেখিতে পাইলেন এবং জানকীকেও দর্শন করিলেন। তথন ঐ গিরিশ্বগাকার প্রথরতৃন্ড বিহুল্গ বৃক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, রাবণ! আমি সত্যসন্কল্প, ধর্মনিন্ট ও মহাবল। আমি পক্ষিগণের রাজা, নাম জটার,। প্রাতঃ! এক্ষণে আমার সমক্ষে এইর্প গহিতাচরণ করা তোমার উচিত হইতেছে না। দাশর্রাথ রাম সকলের অধিপতি এবং সকলেরই হিতকারী, তিনি ইন্দ্র ও বর্গুভূল্য। ভূমি বাঁহাকে হরণ করিবার বাসনা করিয়াছ, ইনি সেই রামেরই সহর্ধার্মণী, নাম বশন্বিনী সীতা। রাবণ! পরস্তীস্পর্শ ধর্মপরায়ণ রাজার কর্তব্য নহে; বিশেষতঃ রাজপঙ্গীকে সর্বপ্রয়ন্থই রক্ষা করা উচিত। অতএব ভূমি এক্ষণে এই পরস্বীসংক্রান্ড নিকৃন্ট বৃশ্ধি পরিত্যাণ কর। নিজের ন্যায় অন্যের স্বীকেও পরপ্রবৃত্বস্পর্শ হইতে দ্রে রাখিতে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইবে। অন্যে যে কার্যের নিন্দা করিতে পারে, বিচক্ষণ লোক ভাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। দেখ, শিষ্ট প্রজারা রাজার দৃষ্টান্তেই শাস্ক্রবির্ম্থ ধর্ম অর্থ ও কাম সাধন করিয়া থাকে। রাজা উত্তম পদার্থের আধার ; তিনি সকলের ধর্ম ও কাম ; পুণ্য বা পাপ তাঁহা হইতেই প্রবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাক্ষসরাজ! তুমি পাপম্বভাব ও চপল; পাপীর দেব্যান বিমানলাভের ন্যায় জানি না, ঐশ্বর্য কির্পে তোমার হস্তগত হইল। স্বভাব দ্বে করা অত্যন্ত দুম্বর, স্তরাং অসতের গৃহে রাজশ্রী চিরকাল কখনই তিণ্ঠিতে পারে না। রাবণ! বীর রাম, তোমার গ্রামে বা নগরে কোনরূপ **অপরাধ করেন** নাই, এখন তুমি কেন তাঁহার অপকার করিতেছ? দেখ, জনস্থানে খর শ্পেণিথার জন্য অগ্রে গহিতি ব্যবহার করে, সেই হেতু রামও তাহাকে সংহার করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ষাহার পদ্মীকে লইয়া যাইতেছ, যথার্থাই বল, ইহাতে তাঁহার কি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? বাহাই হউক, তুমি অবিলন্দের রামের সাঁতাকে পরিত্যাগ কর। বক্সাস্ত যেমন ব্তাস্রকে দশ্ধ করিরাছিল, ঐ মহাবীর অনলকপে ঘোর চক্ষে সেইরূপ যেন তোমার দম্প না করেন। তুমি বদ্যপ্রান্তে তীক্ষ্মবিষ ভ্রজগাকে কথন করিয়াছ, কিন্তু ব্রিথতেছ না; গলে কাল্পাশ সংলগন করিয়াছ, কিন্তু দেখিতেছ না। যাহাতে অবসন্ন হইতে না হর, এইর্প ভার বহন করা উচিত; যাহা নিবি'বো জীণ হইয়া খাকৈ, এইর্প অল ভোজন করাই কর্তব্য ; কিন্তু যাহাতে ধর্ম কীতি ও যুক্তিকছাই নাই, কেবল শারীরিক

করাই কওবা; কিন্তু বাহাতে বন কাতে ও বা ক্রিন্ত কাহ, কেবল শারারিক ক্রেশ স্বীকারমান্ত ফল, এইর্প কর্মের অনুষ্ঠান ক্রেন মতেই প্রেরস্কর নহে।
রাবণ! আমি বহুকাল পৈতৃক প্রক্রিজা শাসন করিতেছি, আমার বরঃরুম বিচ্চি সহস্র বংসর, আমি বৃদ্ধি তুই ব্বা, তোর হঙ্গেত শর শরাসন, সর্বাধ্যে বর্ম, এবং তুই রথোপরি ক্রেশ্যান করিতেছিস, তথাচ আমার সমক্ষে জানকীকে লইয়া নিবিছাে বর্টিতে পারিবি না। বেমন ন্যায়ম্লক হেতুবাদ সনাতনী বেদপ্র্তিকে অনুষ্ঠা করিতে পারে না, সেইর্প তুইও আমার নিকট হইতে সীতাকে বলপ্রেক লইয়া বাইতে পারিবি না। দুর্বঃ! এক্ষণে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, বীর হোস ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চর কহিতেছি, তুই থরেরই ন্যায় সমরে শয়ন করিবি। যিনি বারংবার দানবদল দলন করিয়াছেন, সেই চীরধারী রাম তোরে অচিরাংই বধ করিবেন। আমি আর বিশেষ কি করিব? ঐ দুই রাজকুমার দ্র বনে গমন করিয়াছেন; নীচ! তুই তাহাদিগকে দেখিলেই ভরে পলায়ন করিবি। বাহাই ইউক, অতঃপর আমি থাকিতে রামের প্রিয়মহিষী কমললোচনা জানকীকে হরণ করা তোর সহজ্ব হইবে না। আমি প্রাণপণেও সেই মহাত্মা রামের এবং রাজা দশরথের প্রিয় কার্য সাধন করিব। এক্ষণে তুই ম্হ্তেকাল অপেক্ষা কর, দেখ, বৃদ্ত হইতে বেমন ফল পাতিত করে, সেইর্প রথ হইতে তোরে পাতিত করিব। আমার বেমন সামর্থা, আজ তুই তদন্রর্পই বৃদ্ধাতিত্য লাভ করিবি।

একপণাশ সর্গা। অনশ্তর স্বর্ণ কুণ্ডলধারী রাবণ এইর্প বাক্য শ্রুবণপ্রিক কোধে অধীর হইয়া, লোহিতলোচনে জটায়র নিকট দ্রুতবেগে গমন করিল। তখন নভামণ্ডলে দুইটি মেঘ বায়ুপ্রেরিত হইয়া যেমন প্রদ্পর মিলিও হয়, সেইর্প ঐ উভয়ে সমবেত হইয়া ঘোরতর বৃদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ



হইল যেন, দৃই সপক্ষ মাল্যবান পর্বত রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তথন রাবণ জটায়্কে লক্ষ্য করিয়া, নালীক নারাচ ও স্তাক্ষ্য বিকণী যহণ আরুদ্ত করিলে। জটায়্ তিল্লিক্ষণত অন্যালসে অনায়াসে সহা করিলেন, এবং প্রথম নথ ও চরণ দ্বারা উহার অভগপ্রতাপ্য ক্ষতিবক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাবণ একান্ত জোধাবিল্ট হইয়া জটায়্র বধকামনায় মৃত্যুদণ্ডসদৃশ অতিভীষণ সরলগামী দশটি শর গ্রহণ এবং তংক্ষ্দৃয় আকর্ণ আকর্ষণ-প্রেক মহাবেগে উহাকে বিশ্ব করিলে। তথন জান্তী সজলনমনে রথে অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে জটায়্ অতিশ্বিক্ষাত্র হইয়া, রাবণের অস্ত্রভাল গণনা না করিয়াই উহার দিকে ধাবমান হিছলেন এবং চরণপ্রহারে উহার মৃত্যুমণিখাচিত শর ও ধন্ ভান ক্ষ্মিরা ফেলিলেন।

মারামণিথচিত শর ও ধন্ ভাল ক্রিন্ত্র ফোললেন।

অনন্তর মহাবার রাবণ ক্রেন্ত্র বিকাশত অধার হইরা উঠিল এবং অন্য এক ধন্ গ্রহণপূর্বক অনবরত পারতাগে প্রবৃত্ত হইল। তথন মহাবল জটারাই ইয়ার শরে আচ্ছল হইরার ক্রিন্ত্রে পক্ষার ন্যার শোভিত হইলেন এবং পক্ষপবনে ঐ সমন্ত শর্ম দিরে নিক্ষেপ করিয়া, পদাঘাতে উহার অনিকশ্প প্রদীশত শরাসন দ্বিখন্ড করিলেন। পরে পক্ষপবনে তাহাও অপসারিত করিয়া, শ্বর্ণজালজড়িত পিশাচমাখ অনিলবেগ খরের সহিত চিবেণ্সম্পন্ন অনলবং উজ্জ্বল মাণসোপানমন্ডিত কামগামী রথ চ্প করিয়া ফেলিলেন। তংপরে প্রণ্ডিন্টাকার ছত্র ও চামর ছিল্লভিল এবং বহনে নিয়োজিত রাক্ষসগণকে বিনন্ট করিয়া, তুল্ভের আঘাতে সার্থির মন্তক খন্ড খন্ড করিলেন। রাবণের ধন্ নাই, রথ গিয়াছে, অন্ব ও সার্র্থিও নন্ট ইইয়াছে; সে কটিতটে জানকীকে গ্রহণ করিয়া, ভ্তলে অবতার্ণ হইল। তথন এই ব্যাপার দর্শনে অরণ্যবাসীরা সাধ্বাদ প্রদানপূর্বক জটায়্র যথেন্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

পরে রাবণ জটায়াকে জরানিবশ্যন একানত ক্লানত হইতে দেখিয়া, অতানত সন্তোষ লাভ করিল এবং প্রনর্বার সীতাকে গ্রহণপূর্বক উথিত হইল। উহার যান্ধ করিবার উপকরণ নহুট হইয়াছে, কেবল খ্রুমাত্র অর্থান্ট। তথন সে সীতাকে লইয়া পালিকতমনে যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে জটায়া উহার পশ্চাং পশ্চাং ধাবমান হইলেন, এবং উহাকে অবরোধ করিয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! যাঁহার শর বক্সবং সান্ট, তুই রাক্ষসকুল ক্ষয় করিবার জন্য তাঁহারই ভাষা হরণ করিতেছিস? তৃষ্ণার্ত যেমন জল পান করে, সেইর্প তুই সপরিজনে এই বিষপান করিতেছিস? যে মুর্খ কর্মফল অনুধাবন করিতে পারে না, সে তোরই নামেন্ট্রিক প্রিকট এক হত্তি ক্ষ্মিক ক্রিলিক ত্রিকট এক হত্তি ক্ষাক্র ক্রিলিক তিনিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট ক্রিকট এক হত্তি ক্রেকট ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রেকট ক্রেকট ক্রিকট এক হত্তি ক্রেকট ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রেকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রেকট ক্রিকট এক হত্তি ক্রেকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তিক ক্রেকট ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট কর্তিকট ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রেকট এক হত্তি ক্রিকট এক হত্তি ক্রিকট

কোথার গিয়া মৃত্ত হইবি? আমিষখণ্ডের সহিত বড়িশ ভক্ষণ করিয়া মংস্য কি পলাইতে পারে? দেখ, রাম ও লক্ষ্মণ অভিশন্ত দুর্যর্য, তাঁহারা এই আশ্রমপদের পরাভব কোনওমতে সহিবেন না। তুই অভান্ত ভারি, এক্ষণে যের্প গহিতি কার্য করিলি, ইহা চৌর্য, এই প্রকার পথ কখন বাঁরের সম্চিত হইতে পারে না। এক্ষণে তুই মৃহ্তুকাল অপেক্ষা কর, যদি বাঁর হোস, ত বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চর কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় নিহত হইয়া ধরাশ্যা আশ্রম করিবি। বাহার মৃত্যু আসম হয় সে বের্প অধর্ম করিয়া থাকে, তুই অভ্যোনশের জন্য সেইর্প কর্মই করিতেছিস! দুর্বৃত্ত! যে কা্রের পাপই ফল, বল, কে ভাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, স্বয়ং গিলোকনিথে স্বয়ম্ভ ও তদ্বিষয়ে সাহসা হইতে পারেন না।

ক্ষার এই বলিয়া সহসা রাবলের প্রতদেশে পতিত হইলেন এবং যাতা যেমন দ্বট হাতীর উপর আরোহণ করিয়া তাহাকে অঞ্কুশাঘাত করে, সেইর্প তিনিও ঐ মহাবলকে গ্রহণপূর্বক প্রথর নথ নারা ছিলভিল্ল করিছে লাগিলেন। তিনি কথন উহার প্রতে ভুক্ত সালিবেশ, কথন বা কেশ উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। তথন রাবণ বারপরনাই ক্লিট ইইল, ক্লোধে উহার ওপ্রত প্রাদিত এবং সর্বাপ্য কন্পিত হইতে লাগিল। পরে সে বামাঞ্চের জানকীকে গ্রহণপূর্বক মহাজোধে জটার্কে তল প্রহার প্রতিরা, তুল্ডের আঘাতে উহার বাম ভাগের দশ্তিক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হাল ছিল হইবামাত্র বন্দাকি হইতে বিষক্ত লাগিল উরগের নাায় তৎক্ষণাৎ তৎসম্বার প্রাদ্ভিত্ত হইল। তখন প্রতিরাপ স্থাতাকে পরিত্যাপপূর্বক মহাজোধে জটার্কে ম্লিটপ্রহার ওক্লিপাঘাত আরক্ষ করিল। উভয়ের ঘোরতর যুখ্য হইতে লাগিল। করিমের রামের জন্য প্রাণপণে চেন্টা করিছে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাবণ ক্রিমা ওজা উত্তোলনপূর্বক উন্থার পক্ষ পদ ও পাহর্ব খন্ড খন্ড করিল।

তানন্তর জ্ঞার, রুধিরলিশ্তদেহে ধরাশব্যা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া জ্ঞানকী দৃঃখিতমনে ধাবমান হইলেন, এবং ন্বজনের কোনর প বিপদ ঘটিলে লোকে বেমন ভাহার সমিহিত হয়, তিনি সেইর পে তাঁহার সমিহিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রাবণও ঐ নীলমেঘাকার পাশ্ড্রবক্ষ পক্ষীকে প্রশান্ত দাবানলের ন্যায় নিপতিত দেখিয়া যারপরনাই হৃত্ট ও সন্তুট্ হইল।

ন্দিপঞ্চাশ সগা। অনন্তর ঐ চন্দ্রম্থী সীতা রাক্ষদবলমার্দতি গ্ররাজ্ঞ জটায়ুকে আলিতগনপূর্বক সজলনয়নে দ্বংখিতমনে কহিতে লাগিলেন, হা ! অভগম্পন্দন, স্বানদর্শন, পশ্পক্ষীর স্বর প্রবণ, এবং উহাদের গতি নিরীক্ষণ, এই সকল নিমিত্ত মন্ধ্রের স্থে-দৃঃশে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। রাম! আমার জন্য ম্গপক্ষিণ অশ্ভ পথে ধাবমান হইতেছে, এক্ষণে তোমার যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তুমি তাহার কিছুই জানিতেছ না। এই বিহগরাজ জটায়্কপা করিয়া, আমায় রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অদ্ভট্নেবে নিহত হইয়া ভ্তেলে পতিত রহিয়াছেন।

তংকা**লে সীতা ভীতমনে নিকটস্থকে ষের্প বলিতে হয়, সে**ই প্রকারে

কহিতে লাগিলেন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আজ আমাকে রক্ষা কর। ঐ সমর তাঁহার মাল্য ব্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি অনাধার ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তখন রাবণ প্নেবার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। সীতা গিয়া সহসা একটি বৃক্ষকে লতার ন্যায় আলিশ্যন করিলেন। রাবণ "ত্যাগ কর ত্যাগ কর" বারংবার এই বলিতে বলিতে উ'হার নিকটপথ হইল। জানকী হা রাম! হা রাম! বলিয়া চীংকার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ দ্বেত্তিও আত্যানাশের নিমিত্ত উ'হার কেশম্ভি গ্রহণ করিল।

এই ব্যাপরে উপস্থিত হইবামাত্র চরাচর বিশ্বে নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকারে সম্দর আচ্ছর হইরা গেল। বায়্ নিন্চল, স্থা প্রভাশনা হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা দিবাচক্ষে জানকীর পরাভব দর্শন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে ব্রি আমরা কৃতকার্য হইলাম। তংকালে দশ্চকারণাের মহির্গিণ রারণবেধ যদ্চছাপ্রাশ্ত অন্থাবনপ্রেক সন্তাব লাভ করিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহ প্রত্যক্ষ করিরা, বারপ্রনাই বিষয় হইলেন।

সীতা হা রাম! হা লক্ষ্যণ! বলিয়া অনবর্ত্ত রোদন করিতেছেন, রাবণ উ'হাকে গ্রহণপূর্বক আকাশপথে উভিত হইল। তিন্দ ঐ ন্বর্গবর্গা পীতবসনা, নভামণ্ডলে বিদ্যুতের ন্যার শোভা প্রেইতে লাগিলেন। উ'হার বন্দ্র উভান হওয়াতে রাবণ অণিনপ্রদাণত প্রকৃত্তি নির্মাক্ষত হইল। ঐ সময় সীতার সৌরভযুক্ত রক্তোংপলের স্বাহ্রসকল রাবণের গারে বিক্রিণত হইতে লাগিল, এবং উ'হার ন্বর্গপ্রভ বহুর উত্থাতে সে সন্ধ্যারাগরিক্ষত মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। স্বাতার বিমলা বদন রাবণের অওকদেশে; উহা ম্লালশ্ন্য পন্মের ব্যায় নিকাল্ডই শ্রেহীন, গাঢ় মেঘ ভেদ করিয়া চন্দ্র উদিত হইলে বের্প দেখির, উহা সেই র্পই দৃষ্ট হইতেছে। সীতার মুখ্ অকল্পক, উহা হইতে পন্মগর্ভের আভা নির্গত হইতেছে, ললাট স্মৃদ্রা, কেশের প্রান্তভাগ স্ক্রর, নাসিকা মনোহর, দশন নির্মাল ও উজ্জ্বল, ও'ঠ রক্তবর্গ এবং নেত্র বিশাল। ঐ মুখ হইতে জলধারা বিগলিত এবং তাহা মার্লিত হইতেছে। উহা রাম বিনা রমণায় দিবাচন্দ্রের ন্যায় নিক্প্রভ হইয়া গোল। রাবণ নালবর্গ, জানকী ন্বর্ণবর্গা, তিনি করিক-ঠাবলান্দ্রনী ন্বর্ণকাঞ্বীর ন্যায় এবং মেঘে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাহার ভ্রণশন্দের রাবণ গর্জনশীল নির্মাল নীলমেঘের ন্যায় লক্ষ্তিত হইল। তাহার মন্তক্ত্য প্রত্যসকল ইতন্ততঃ বিক্রিণত হইয়া বার্বেণে প্ররায় রাবণের দেহ প্রশা করিল। তথন নির্মাল নক্ত্যমাহে স্ন্যের বেমন শোভিত হয়, ঐ সকল প্রত্যব্রা রাবণও সেইর্প শোভিত হইল।

পরে সীতার চরণ হইতে বিদ্যুৎতৃন্য রন্নখচিত ন্প্র প্রবিত হইয়া
পড়িল। অন্নিবর্ণ আভরনসকল আকাশ হইতে তারকার নায় বন বন শব্দে
ইতস্ততঃ নিক্ষিণত হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তি রন্ধহার বক্ষ্যপ্রল হইতে প্রবিত
হইয়া, গগনচ্যুত জাহ্নবীর নায়ে শোভা পাইল। ব্ক্ষ্যকল উপরিপ্র বায়্র
সংযোগে শাখাপন্সব কম্পিত করিয়া পক্ষিগণের কোলাহলচ্ছলে যেন অভয়
দান করিতে লাগিল। সরোবরে পদ্ম শ্রীহীন, মৎস্যাদি জলচরসকল সচকিত,
উহা যেন মৃত্যপ্রল সখীসম সীতাকে উদ্দেশ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগিল। সিংহ ব্যাদ্র মৃগ ও পক্ষিগণ চতুদিক হইতে আসিয়া সীতার ছায়া গ্রহণপূর্বক রেয়ভরে খাবমান হইল। পর্বতসকল প্রপ্রবণর্প অপ্রান্থে শৃংগর্প বাহন্ উত্তোলন করিয়া যেন আর্তনাদ করিতে লাগিল। স্ফ নিংপ্রভ দীন ও পান্ডবর্ণ ইইয়া গেলেন। রাষণ রামের সীতাকে হরণ করিতেছে, আর ধর্ম নাই, সত্য লোপ হইল, সরলতা ও দয়ার নামও রহিল না, সকলে দলবম্প হইয়া এইর্পে বিলাপ করিতে লাগিল। মৃগশিশ্গণ আতত্কে দীনম্থে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বনদেবতারা ভয়নিম্প্রভনয়নে এক একবার দ্রিউপাতপূর্বক কম্পিত হইতে লাগিলেন।

তথন জানকী নিদেন ঘন ঘন দ্ভিলৈত করিতেছেন, ভাঁহার কেশপ্রাণত দোলায়িত হইতেছে, স্রচিত তিলক বিল্পেড হইয়া গিয়াছে, চক্ষের জল অনগ'ল বহিতেছে, তিনি রাম ও লক্ষ্মণের অদর্শনে বিবর্ণ এবং ভয়ে একাশ্ত নিপাঁড়িত। দ্ব্তি রাকণ আত্মনাশের নিমিন্ত আকাশপথে তাঁহাকে লইয়া চলিল।

বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর সীতা রাবণকে আকাশপুরে যাইতে দেখিয়া ভীত ও উদ্বিশন হইলেন, এবং রোষ ও রোদননিবশ্বন বিশেষলেন হইয়া কর্ণবচনে কহিলেন, নীচ! তুই আমাকে একাকী পাইয় কিপ্তরণপূর্বক যে পলাইতেছিস, ইহাতে কি তোর লক্ষা হইতেছে না? তুই এই সংকল্পে কেবল আতংকবশতঃ মায়াবলে ম্পর্প খারণ করিয়া, আমার পতিকে দ্রে লইয়া গিয়াছিস। পরে যিনি আমায় রক্ষা করিছে। করেয়া, আমার পতিকে দ্রে লইয়া গিয়াছিস। পরে যিনি আমায় রক্ষা করিছে উদ্যাত হইলেন, আমার শ্বশ্রের স্থা বিহণারাজ জটায়্কেও বিনাল করিল। তোর বলবীর্য অতি আশ্বর্য, তুই প্রাণ্ডেলাক, কিন্তু দুর্যার এই যে, যুক্ষে আমায় জয় করিতে পারিলি না। রক্ষক অসত্ত্বে পরক্ষা অপহরণ অতান্ত গহিতি, এইর্প কার্যে তোর কি লক্ষা হইতেছে নাই তেই বীবাজিমানী এক্ষাণ সকলেই ক্ষার এই প্রেক্ত লজ্জা হইতেছে না? তুই বীরাভিমানী, একণে সকলেই তোর এই পাপজনক কুংসিত কর্ম খোষণা করিবে। ইতিপূর্বে তুই যাহা কহিয়াছিলি, সেই বীরত্তে ধিক ; এবং তোর এই কুলকল কজনক চরিত্রেও ধিক। তুই যখন আমার এইরুপে হরণ করিয়া ধাবমান হইতেছিস, তখন আমি আর কৈ করিব, তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, জীবন থাকিতে ষাইতে প্যারিব না। সেই দুই রাজকুমারের চক্ষে পড়িলে, সসৈন্যেও তোর নিস্তার নাই। পক্ষী অরণ্যে অশ্নির স্পর্শ ফেমন সহিতে পারে না, সেইরূপ উ°হাদের শ্রন্পর্শ তোর কিছুতেই সহিবে না। এক্ষণে যদি তুই ভাল বুকিস, ত আমার পরিত্যাগ কর, অন্যথা আমার স্বামী রুষ্ট হইয়া, নিশ্চয় তোরে বিনাশ করিবেন। তুই যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপ্রেকি লইয়া যাইতেছিস, তাহা অত্যন্ত জঘন্য, তোর সেই মনোরথ কোনক্রমে সফল হইবে না। আমি শত্র বশবর্তিনী হইয়া, দেবপ্রভাব স্বামীর অদর্শনে বড় অধিক দিন বাঁচিব না। রাক্ষস ! একণে তুই আপনার কি শ্রেয় ব্রকিতেছিস না। মন্যা মৃত্যুকালে যেমন সকলই বিপর<sup>ী</sup>ত করে, তুই সেইর্পই করি**তেছিস**, কিন্তু মুম্ব্রি বাহা পথা, তোর তাহাতে অভিব্রটি নাই। তুই বখন ভয়ের কারণ সত্ত্বে নির্ভায়, তখন তোর কঠে কালপাশ সংলগন হইয়াছে। তোৱে নিশ্চয়ই স্বৰ্ণবৃক্ষ ও শোণিতবাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী দর্শন করিতে হইবে, স্বর্ণের প্রুম্প বৈদ্রের প্রুম্প দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও লোহকণ্টকৈ পূর্ণ স্কৃতীক্ষা শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ থজাপতের বনও দেখিতে হইবে। যেমন বিষপানে লোকের প্রাণনাশ হয়, সেইর্প তৃই সেই মহাত্যা রামের এইর্প অপ্রিয় কার্য করিয়া শীঘ্রই বিনণ্ট হইবি। তৃই দুর্নিবার কালপাণে বন্ধ হইরাছিস, এক্ষণে আর কোথায় গিয়া স্ব্থী হইবি? যিনি একাকী নিমেষমধ্যে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষ্যকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই স্বাস্থিবিং মহাবল প্রিয়াপ্রীহরণ অপরাধে ভোকে ভীক্ষাশরে বধ করিবেন।

সীতা রাবণের ক্রোড়াগত হইয়া এইর্প ও অন্যান্যর্প কঠোর কথায় তাহাকে ভংসনা করিলেন, এবং ভয় ও শোকে অভিভা্ত হইয়া কর্ণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভংকালে দ্রাত্মা রাবণও কম্পিত দেহে ঐ অধীর ও কাতর তর্ণীকে লইয়া আকাশপথে যাইতে লাগিল।



চছু:পণ্ডাশ সগণ। তখন জার্কি রক্ষক আর কাহাকেই না দেখিয়া, গিরিলিখরে পাঁচটি বানরকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি ঐ বানরগণকে দর্শন করিয়া, উহারা রামকে বলিবে, এই প্রত্যাশায় উহাদের মধ্যে কনকবর্ণ কোষেয় বন্দ্র উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসকল নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রাবণ গমন-ছরানিবন্ধন ইহার কিছন্ই জানিতে পারিল না। এদিকে বসন-ভ্রণ নিক্ষিত হইবামার পিঙগলনের বানরেরা নির্নিমেষ নয়নে বিশাললোচনা স্থীতাকে রোর্দ্যমানা দেখিতে লাগিল।

ক্তমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, পন্পা নদী অতিক্তমপ্র্বক লংকা নগরীর অভিম্বথে চলিল। সে যেন তীক্ষাদনত মহাবিষ ভ্রুক্ণাকৈ এবং আপনার মৃত্যুর্পিণীকে ক্রোড়ে লইয়া প্লাকিতমনে যাইতে লাগিল। অনন্তর ঐ দ্বর্ত্তি, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় অতিশীয় নদী পর্বত ও সরোবরসকল উল্লেখ্যন করিল, এবং তিমিনক্রপ্রণ সম্দ্রের সমীপবতী হইল। তংকালে সম্দ্রের তরণ্য যেন মনঃক্ষোভে ঘ্রণিত হইতে লাগিল এবং মংসা ও সপ্সকল রুদ্ধ হইয়া রহিল। সিম্থ ও চারণগণ গগনে প্রদ্পর কহিতে লাগিলন, ব্রিঞ্, এই পর্যন্তই রাবণের সম্ভত অবসান হইয়া গোল।

তখন রাবণ সীতার সহিত মহানগরী লগ্কায় প্রবেশ করিল। উহার পথসকল স্প্রশস্ত ও স্বিভক্ত, এবং শ্বারদেশ বহ্জনাকীর্ণ। রাবণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপ্রে গমন করিল এবং ময়দানব বেমন আস্বরী মায়াকে, সেইর্প শোক্বিহ্লো সীতাকে রক্ষা করিল। সে তথায় সীতাকে রাখিয়া,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণকে কহিল, আমার আদেশ ব্যতীত, কৈ স্থাী কি প্র্যুষ, কেহই বেন সীতাকে দেখিতে না পায়। মিশ মা্তা স্বর্ণ বস্থালণকার বে যে ব তুতে ই'হার ইচ্ছা হইবে, আমি কহিতেছি, তোমরা ই'হাকে তাহাই দিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কেহ ই'হাকে কোনর্প অপ্রিয় কহিলে আমি নিশ্চর তাহার প্রাণদন্ড করিব।

মহাপ্রতাপ রাবণ রাক্ষসীগণকে এইর্প অন্জ্ঞা দিয়া, অন্তঃপ্র হইতে বহিগত হইল, এবং অতঃপর কর্তব্য কি, চিন্তা করিতে লাগিল। ইতাবসরে আটজন মাংসাশী মহাবল রাক্ষস উহার নেরপথে পতিত হইল। বরগরিত রাবণ উহাদিগকে দর্শন করিয়া, উহাদের বারিত্বের বথেন্ট প্রশংসা করত কহিল, দেখ, প্রে বে স্থানে মহাবার থর অবস্থান করিও, তোমরা অন্তশস্ত্র লইয়া শীঘ্র সেই শ্না জনস্থানে বাও, এবং বলপোর্ব আশ্রয়প্র্ক নিঃশণকিতে বাস কর। আমি তথায় বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা খরদ্বণের সহিত রামের শরে সমরে দেহত্যাগ করিয়াছে। ঐ অবধি আমি অভ্তপ্র রোধে একান্ত অধীর হইয়াছি। রামের সহিত আমার দার্শ শর্ভাব উপস্থিত। অতঃপর তাহাকে নির্বাতন করিব; আমি তাহাকে সংহার না করিয়া নিদ্রিত হইতেছি না। অর্থ হন্ত্রেক সরির রামার গায়া রামের প্রকৃত সংবাদ আমার গোচর করিও। সকলে স্বিধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেন্টা কর। আমি অনেক্রের স্বিধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেন্টা কর। আমি অনেক্রের স্বিধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেন্টা কর। আমি অনেক্রের স্বিধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেন্টা কর। আমি অনেক্রের স্বিধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেন্টা কর। আমি অনেক্রের স্বিধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেন্টা কর। আমি অনেক্রের স্বিধানে যাও, এবং করিলাম।

শ্বন বিদ্যাল আন লেহর, শহু পূর্ব। হর্ত একদে তোমরা গৈয়া রামের প্রকৃত সংবাদ আমার গোচর করিও। সকলে সবেধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেণ্টা কর। আমি অনেক্রের ক্রিণে তোমাদের বলবীর্যের পরিচয় পাইয়াছি, একণে এই নিমিন্তই তেরিক্রিণকে তথার প্রেরণ করিলাম। অনন্তর ঐ আটজন রাক্রস র্বিসের এই দ্বিপ্র গ্রহতর আজ্ঞা প্রবণ ও তাহাকে অভিবাদনপ্রক প্রক্রিভাবে লণ্কা হইতে জনন্থানাভিম্থে যাত্রা করিল। রাবণও জানকীকে ত্রি প্রাপন এবং রামের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া মোহাবেশে যারপর্মীই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

পঞ্চপদ্ধান দর্গ । দুর্তি রাবণ ঐ সমস্ত ঘোরর্প মহাবল রাক্ষসকে জনস্থানে নিয়োগ করিয়া, বৃদ্ধিবৈপরীতাবশতঃ আপনাকে কৃতকার্য বোধ করিল এবং নিরুতর জানকী-চিস্তায় কামশরে একান্ত নিপাঁড়িত হইয়া, তাঁহার সন্দর্শ-নার্থ সম্বর গ্রে প্রবশ করিল। সে ঐ স্রুয়য় গ্রে গিয়া দেখিল, বিবশা সীতা রাক্ষসীমধ্যে শোকভরে কাতর হইয়া দীনমনে অবনতম্থে মৃদ্মুন্দ অলু বিসর্জন করিতেছেন। তংকালে তিনি সম্দুগর্ভে বায়ুরেগে নিমন্দপ্রায় তরণীর নায় এবং মৃগ্যুম্পরিশ্রুট কুরুরপরিবৃত মৃগীর নায় নিতান্তই শোচনীয় হইয়াছেন। রাবণ তাঁহার সিয়হিত হইয়া অনিক্ষাসক্তেও বলপ্র্বক তাঁহাকে আপনার গৃহল্পী দেখাইতে লাগিল। ঐ গৃহ হর্মা ও প্রাসাদে নিবড় এবং বিবিধ রঙ্গে পরিপূর্ণ, উহাতে হারক ও বৈদ্ধ্র্যচিত গঞ্চদত্র স্বর্ণ স্ফটিক ও রক্ততের রমণীয় স্তম্ভ্রসকল শোভিত হইতেছে। গ্রাক্ষসকল গঞ্চদত্রময় রৌপ্যনিমিত সৃদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জড়িত। ভ্ভাগ স্থা-ধ্বল এবং দাীর্ঘকা ও প্রুকরিণীসকল প্রুপে আকার্ণ; উহাতে বহুসংখ্য স্থালোক এবং নানাবিধ পক্ষী বাস করিতেছে। দুর্যত্মা রাবণ সীতা সমভিব্যাহারে দৃশ্বভিনাদী স্বর্ণময় বিচিত্র সোপান-পথ দিয়া ঐ দেবভবন-

कुमा गृह्य बाह्यादारण कविमा, এवः छैराक समन्व एत्थारेख माणिम।

অনুশতর সে উ'হার মনে লোভ উৎপাদনের নিমিত্ত কহিল, জানকি! আমি বালক ও বৃন্ধ ব্যতীত বহিশ কোটি রাক্ষমের অধিনায়ক। উহাদের এক একটির এক সহস্র আমার কার্যে অগ্রসর হইরা থাকে। প্রিয়ে! ভূমি আমার প্রাণ্যাধিক, এবং আমার এই রাজ্য ও জ্ববিন তোমারই অধীন। এক্ষণে অন্নয় করি, আমার পদ্মী হও। আমার বে-সমস্ত উৎকৃষ্ট রমণী আছে, তুমি সকলেরই অধীশ্বরী হইয়া থাকিবে। জানকি! অন্য মত করিও না, কথা রক্ষা কর। আমি অনপাতাপে নিতাশ্ত সশ্ত^ত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। দেখ, এই শতযোজন লংকা সমানে বেণ্টিত, ইন্দাদি দেবগণ ও অস্বরেরাও ইহার তিসীমায় আগমন করিতে পারেন না, এবং আমার প্রতিম্বন্দিরতা করে, দেব যক্ষ গণ্ধর্ব ও খ্যবিমধ্যেও এমন আর কাহাকে দেখি না। স্মার্থরি! রাম মন্যা, অতি দীন নিস্তেজ ও রাজ্যপ্রদট, সে পাদচারে পরিপ্রমণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাকে প্রইয়া আর কি করিবে, আমাকে কামনা কর, আমিই ভোমার সর্বাংশে উপযুক্ত। দেখ, বৌবন চিরুপারী নহে, তুমি আমার সহিত সুখভোগে প্রবৃত্ত হও, এবং হইয়াছে, এবং তুমি যা বিছি প্রা সংগ্রহ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারই এই ফল উপস্থিত। এই স্থানে নান্যপ্রকার মাল্য গন্ধ ও উৎকৃষ্ট অলওকার আছে, আইস, আমরা উভয়ে তন্দ্রারা বেশ রচনা করি। আমার ভ্রাতা কুবেরের পত্নপক নামে এক রখ ছিল, উহা বৃহৎ ও রমণীয় ; এবং মনের ন্যায় দ্রুতগামী ও স্বেরি নাায় উল্জ্বল। আমি স্ববিক্রমে উহা অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ এবং আমার সহিত যেমন ইচ্ছা বিচরণ কর। প্রিয়ে! তোমার মুখ নিম্প পদাসদৃশ ও প্রিয়দশনি, বলিতে কি উহা শোকপ্রভাবে যারপরনাই মলিন হইয়া গিয়াছে।

রাবণ এইর প কহিবামাত জানকী বন্ধান্তে রমণীয় বদন আচ্ছাদনপূর্বক মন্দ মন্দ অশ্র বিসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তায় দীন, শোকে অস্ক্রে এবং ধ্যানে নিমন্দ। তন্দর্শনে রাবণ তাঁহাকে কহিল, সীতে! ধর্মলোপবিহিত লম্জায় আর কি হইবে? আমরা উভয়ে যে প্রীতিস্ত্রে বন্ধ হইব, ইহা ধর্মবিহিভ, ত নহে। এক্ষণে তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও; আমি তোমারই বশাবদ ভ্তা, আমি অনশ্যতাপে সন্তশ্ত হইয়া ধাহা কহিলাম, ইহা যেন বিফল না হয়। দেখ, রাবণ কথনই কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করে না।

লঙ্কাধিপতি সাঁতাকে এইর্প কহিয়া মৃত্যুমোহে ইনি আমারই বলিয়া অন্মান করিতে লাগিল।

**ষট্পণ্ডাশ সর্গা।** অনন্তর শোকাকুলা সীতা উভরের অন্তরালে একটি তৃণ স্থাপনপূর্বক নির্ভারে কহিলেন, রাক্ষস! দশরথ নামে এক স্ক্রিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্মের অটল সেতু। ধর্মশীল রাম তাঁহারই প্রে। ঐ ইক্ষরকুবংশীয় রাজকুমার আমার দেবতা ও পতি। তিনি সভ্যপরায়ণ, ত্রিলোক-প্রথিত ও স্প্রসিম্প, তাঁহার নের বিস্তীর্ণ এবং বাহ, আজান,লাম্বিত। এক্ষণে সেই মহাবীর লক্ষ্যণকে সমাভব্যাহারে লইয়া তোরে বিনাশ করিবেন। বদি তুই তাঁহার নিকট বীর্যমদে আমায় পরাভব করিতিস, তাহা হইলে তোরে জনম্থানে খরের নায়ে নিশ্চয়ই রণশায়ী হইতে হইত। তুই ষে-সকল ঘোররূপ রাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করিলি, উহারা বিহগরাজ গর্ডের নিকট ভ্রন্ধণের ন্যায় রামের সমক্ষে নিবি'ৰ হইবে। তাঁহার স্বৰ্ণখিচিত শর নিক্ষিণ্ড হইবামা<u>র</u> তর•গবেগ যেমন জাহবীর ক্লেকে তদ্রপে তোকে অধঃপাতে দিবে। বদিও তুই সমস্ত দেবাস্বরের অবধ্য হইরাছিস, তথাচ রামের সহিত বৈরাচরণ করিয়া আজ কিছুতে নিস্তার পাইবি না। সেই মহাবীর নিশ্চর তোর প্রাণাশ্ত করিবেন। যুপগত পশ্বর ন্যায় তোর জীবন একাশ্তই **দূর্লাভ।** রাম ফ্রোধপ্রদ**ীশ্ত চক্ষে** নিরীক্ষণ করিলে, তুই রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে অনধ্গের ন্যায় তৎক্ষ্পাৎ ভস্মসাৎ হইবি। যিনি আকাশ হইতে চন্দ্রকে নিপাত করিতে পারেন, এবং সমূদ্র শোষণেও সমর্থ হন, তিনিই এ স্থান হইতে সীতাকে উন্ধার করিছেটি) নীচ! তুই হতপ্রী হতবীর্য ও নিজাবি হইয়াছিস, তোর বৃণিধরংশ ঘৃট্যুক্তে; অতঃপর তোরই জন্য লণকা বিধবা হইবে। তুই আমাকে পতিপাশ্র করে আছিল করিয়া আনিরাছিস, তোর এই পাপকর্মের ফল কখন ভাল বাইবে না। তেজশ্ব রাম লক্ষাণের সহিত নির্ভার বিজমে নির্ভার করিয়া ক্রিম শ্না দশ্ভকরেশ্যে রহিয়াছেন। তিনিই শাণিত শরে তোর দেহ হয়তে বলদপ দ্ব করিবেন। যখন কালবশে মৃত্যু সন্ধিহত হয় ক্রিম লোকে সকল কার্যে অসাবধান হইয়া উঠে। রাক্ষস! তোর অর্টুর্লিট সেই কালই উপস্থিত, তুই আমার অবমাননা করিয়া সবংশে ধরংস হইবি। মঞ্জমধ্যস্থ প্রকভাণ্ডভ্ষিত মন্ত্রপ্ত বেদি কখন চণ্ডাল স্পর্শ করিতে পারে না। আমি ধর্মশীল রামের পতিব্রতা ধর্মপত্নী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমায় স্পর্শ করিতে পারিবি না। যে হংসী রাজহংসের সহিত পদ্মবনে নিয়ত বিহার করিয়া থাকে, সে তৃণমধ্যম্থ জলবায়সকে কির্পে দেখিবে? এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইরাছে, তুই বধ বা বন্ধন কর, আমি ইহা আর রক্ষা করিব ন্যা, এবং জগতে অসতী অপবাদও রাখিতে পারিব না। সীতা জোধভরে এইর প কঠোর কথা কহিয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর রাবণ এই রোমহর্ষণ বাকা শ্রবণ এবং উৎহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিল, সীতে! শনে, আমি আর শ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা করিব; যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অন্ক্ল না হও, তবে পাচকেরা তোমার প্রাতভাজনের জনা যণ্ড যণ্ড করিয়া ফেলিবে। রাবণ সীতার প্রতি এইর্প কর্কণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, ক্লোয়ভরে রক্তমাংসাশী বির্পে ঘোরদর্শন রাক্ষসীদিগকে কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা শীঘ্রই ইহার দর্প চূর্ল কর। তথন রাবণের আদেশমার উহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীকে বেণ্টন করিল। অনন্তর ঐ মহাবীর পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ কর্তই যেন ক্রেক পদ সঞ্জরণ করিয়া কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোক বনে সত্ত বেণ্টনপ্রক্ গোপনে রক্ষা কর, এবং ক্ষন ঘোরতর তর্জন ও ক্থন বা



সান্দবাক্যে বন্য করিণার করিণার করি ই'হাকে ক্রমণঃ বশে আনিয়ার চেণ্টা পাও। রাক্ষসারা রাবণের এই পি আজ্ঞা পাইয়া, জানকীকে লইয়া অশোক বনে গমন করিল। ঐ স্থানে ফলপ্রুপপ্রণ বহুল কলপব্ক রহিয়াছে, এবং উন্মত্ত বিহুপোরা নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। জানকা রাক্ষসাগণের বন্ধবিত্নী হইয়া ব্যায়ীমধ্যে হারণের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং পাশবন্ধ ম্গার ন্যায় যারপরনাই অস্থা হইলেন। ঐ সময় ঘোরচক্ষ্ রাক্ষসারা তাহাকে তজ্নগর্জন করিতে লাগিল, এবং তিনিও ভয়শোকে বিহুলে হইয়া রাম ও লক্ষ্যণের চিন্তায় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

সশ্ভপগ্য সর্গা। এদিকে রাম ম্গর্পী মারীচকে সংহার করিয়া, সতিকে দেখিবার জন্য আশ্রমাভিমূখে চলিলেন। ঐ সময় শ্গালগণ র্ক্ষম্বরে উহার পশ্চাদ্ভাগে চাংকার করিতে লাগিল। রাম ঐ দার্ণ রোমহর্ষণ রবে অতিশয় শতিকত হইয়া মনে করিলেন, যখন এই শ্গালেরা বিরাব করিতেছে, তখন নিঃসন্দেহ কোন অমুখ্যল ঘটিয়া থাকিবে। বোধ হয়়, নিশাচরগণ জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে! দূর্ব্ভ মারীচ আমার অনিষ্ট চেষ্টায় আমারই কণ্ঠশ্বর অন্করণপূর্বক মায়াম্গর্পে চাংকার করিয়াছিল। যদি ঐ শব্দ লক্ষ্মণের কর্পগোচর হইয়া থাকে, তবে তিনি সাভাকে পরিভাগে করিয়া এই স্থানে আসিবেন, কিংবা সাভাই অবিলন্ধে তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। দূনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহাই হউক, সীতাকে বধ করা রাক্ষসগণের প্রাণগত ইচ্ছা। এই নিমিত্ত মারীচ স্বর্ণের মৃগ হইয়া আমাকে দূরে আনিয়াছে এবং শরপ্রহারমার রাক্ষস হইয়া, হা লক্ষ্মণ! মরিলাম, এই বলিয়া চীংকার করিয়াছে। যে পর্যন্ত জনস্থানে যুন্ধ ঘটনা হয়, তদবিধ রাক্ষসদিগের সহিত আমার শত্রুতা উপস্থিত। এক্ষণে আমরা আশ্রম হইতে আসিয়াছি, ঘোরতর দ্বনিমিত্তও দেখিতেছি, জানি না, অতঃপর সীতা কুশলো আছেন কি না।

রাম শ্গালরব শ্নিরা যারপরনাই চিন্তিত হইলেন, এবং মারীচ ম্গর্পে তাঁহাকে বহুদ্রে আনিয়াছে দেখিয়া, সভরে দানমনে শীল্ল আশ্রমাভিম্থে যাইতে লাগিলেন। তংকালে মৃগ ও পক্ষিণল ভাঁহার সািরহিত হইল, এবং তাঁহার বামভাগে থাকিয়া ঘোররবে বিরাব করিতে লাগিল। ইতাবসরে লক্ষ্মণ নিশ্বভ হইয়া আসিতেছিলেন, রাম দ্রে ভাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মণ তাঁহার সািমহিত হইলেন। উভরে বিষম্ন এবং উভরেই দুর্গিত। রাম তাঁহাকে সেই রাক্ষসপ্র্ণ নির্দ্ধন অরণ্যে সীতাকে পরিত্যাগপ্রেব উপস্থিত দেখিয়া ভংসনা করিলেন, এবং তাঁহার বাম হস্ত ধারণ করিয়া, কাতরতার সহিত মধ্র স্বরে কঠোরভাবে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আনকীকে রাখিয়া আগমন করা তোমার অত্যক্ত গহিত হইয়াছে। না জানি কলে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। চতুদিকে যখন নানা প্রকার দ্রিন্মিত দিখিতেছি, তখন নিঃসন্দেহ সীতা অপহতে হইয়াছেন, কিংবা অরণ্যচারী বিজনের তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। দেখ, প্রে দিকে মৃগ ও পক্ষিগণ ঘোরস্করে তাংকার করিতেছে, অতঃপর জানকী বে কুশলে আছেন, ইহা কোনও মতে ক্রেমার বিশ্বস হর না। মারীচ ম্গর্পে আমার প্রলোভিত করিয়া বহার আইল, আমি বিশেষ পরিপ্রমে কথণিও তাহাকে বিন্যাশ করিলাম, কের্মিক্র স্পন্দন হইতেছে, বোধ হয়, যেন সীতা নাই; হয় কেহ ভাহাকে বর্পি করিয়াছে, নয় ভাহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্বা তিনি প্রে প্রে প্রে প্রে হিনির্দ্ধ তাহাকে, বিহ্ব তাহাকে তাহাকে তাহাকে ক্রিলামন করিলাম, কের্মন করিয়াছে, নয় ভাহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্বা তিনি প্রে প্রে প্রে প্রে প্রে হামতেছেন।

জান্টপণ্ডাশ দর্গা। অনন্তর ধর্মপরায়ণ রাম, লক্ষ্মণকে দনি ও সন্তোহহনি দেখিয়া জিল্পাসিলেন, বংস! যিনি দণ্ডকারণ্যে আমার অন্সরণ করিয়াছেন, তুমি যাঁহাকে পরিত্যাগপ্রক এ স্থানে আগমন করিলে, সেই জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া, দনিমনে বনে বনে প্রমণ করিতোছি, আমার সেই দৃঃখসহচরী জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি যাঁহাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া এক পলকও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, আমার সেই জীবনসহায় জানকী এক্ষণে কোথায়? বংস! জানকী স্রকন্যার্পিণী ক্ষীণমধ্যা ও হেমবর্ণা, আমি তাঁহাকে ভিন্ন প্রিবীর আধিপতা কি ইন্দ্রের কিছুই চাহি না। এক্ষণে যথার্থ বল, আমার সেই প্রাণিধিক কি জীবিত নাই? আমার এই বনবাস-রত ত বিফল হইবে না? হা! জানকীর নিমিত্ত আমার মৃত্যু হইলে, এবং তুমি একাকী প্রতিগমন করিলে, কৈকেয়ী প্রের রাজ্যলাভে সিম্পুসক্তম্প ও স্থী হইবেন এবং মৃতবংসা তপদ্বিনী কোশল্যাও বিনয়ের সহিত তাঁহার সেবা করিবেন। লক্ষ্মণ! যদি সেই স্পালা জানকী জীবিত থাকেন, তবে আমি প্রবরায় আশ্রমে যাইব, যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমিও প্রণত্যাগ করিব। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া,

হাসাম্থে বাক্যালাপ না করিলেও আমি প্রাণে মরিব। বল, তিনি কি জীবিত আছেন? না তোমার অসাবধানতায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? হা! জানকী অতি তর্ণী ও স্কুমারী, ক্রেশ তাঁহার সহা হয় না; এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই আমার বিয়োগে যারপরনাই বিমনা হইয়া, শোক করিতেছেন। বংস! কৃটিল মারীচ, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচৈঃশ্বরে চীংকার করাতে তোমারও মনে কি ভয় জিন্মল? বোধ হয়, জানকী আমার অন্রুপে ঐ শ্বর শ্নিয়া শাঁওকতমনে তোমায় প্রেরণ করিয়া থাকিবেন, তিয়বন্ধন তুমিও শীয় আমার দর্শনার্থ উপনীত হইলে। যাহাই হউক, সাঁতাকে বনে পরিত্যগে করিয়া আসা তোমার কর্তব্য হয় নাই। তুমি এই কার্বে নৃশংস রাক্ষসগণের অপকার করিতে অবসর দিয়াছ। ঐ খোর মাংসাশীরা খরের নিধনে অত্যান্ত দ্রুখিত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই যে সাঁতাকে সংহার করিবে, ইহাতে আর কিছুমান্ত সন্দেহ হইতেছে না। বাঁর! আমি অভ্যান্ত বিপাদে পড়িয়াছি, এখন আর কি করিব, বোধ হয়, ভাগ্যে এইর্পই নির্দিণ্ট ছিল।

রাম এই প্রকারে সীতাসংক্রান্ত চিন্তার অতিমাত্ত কাতর হইয়া অন্ত্রক লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করত দ্রুতপদে জনস্থানে বাইতে লাগিলেন। ক্রুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে তাঁহার মুখ শ্বন্ধ হইয়া গেল, তিনি স্থিতিশর বিষয় হইলেন, এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

একোনবল্টিকম সর্গা। অনন্তর রাম সুস্থাবেগে প্রেরার জিল্পাসিলেন, বংস! আমি যখন তোমাকে বিশ্বাস করিবে সন্মধ্যে জানকীকে রাখিরা আইলাম, তখন তুমি কি জন্য তাহাকে পরিত্রাস্থিক এ স্থানে আগমন করিলে? আমি দ্র হইতে তোমায় সীতাশ্না জ্বাকী আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ভাত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমার বামনের ও বামবাহা স্পান্দিত এবং হাদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে।

তথন লক্ষ্যণ শোকাকৃল রামকে দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন, আর্য! আমি আপন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসি নাই। তিনি কঠোর বাক্যে আমায় প্রেরণ করিলেন, তল্জনাই আমি আপনার নিকট আগমন করিলাম। আপনি "হা লক্ষ্যণ! রক্ষা কর" এই কথা মান্তুম্বরে সাম্পত্ট কহিয়াছিলেন; উহা জানকীর প্রাতিগোচর হয়। তিনি সেই আতম্বির শ্রিয়া সজলনয়নে ভীতমনে কেবল আপনারই স্নেহে বারংবার আমাকে নিগতে ইইবার নিমিত্ত স্বরা দিতে লাগিলেন। তথন আমিত্ত তাঁহার প্রতায় হইতে পারে, এইর্প বাক্যে কহিলাম, দেবি! আর্ষের মনে ভর জন্মাইয়া দেয়, এইর্প রাক্ষ্য আমি দেখিতেছি না। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, এই কণ্ঠম্বর আর্ষের নহে, বোধ হয়, আর কাহারও হইবে। যিনি সা্রগণকেও রক্ষা করিতে পারেন, "পরিত্রাণ কর" এই ঘ্লিত নীচ বাক্য তিনি কির্পো বলিবেন? কেহ কোন কারণে তাঁহার অন্র্প স্বরে এইর্প কহিয়াছে। এক্ষণে তুমি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দুঃখিত হইও না, উংকণ্ঠা দ্র কর, শান্ত হও। তাঁহাকে যুন্ধে জয় করিতে পারে, তিলোকে এইর্প লোক জন্মে নাই, জন্মিবেও না। তিনি ইন্যাদি দেবগণেরও অজেয়।

অনন্তর জানকী মোহবশতঃ রোদন করিতে করিতে নিদার্থ বাকো কহিলেন, দৃষ্ট ! রাম বিনন্ট হইলে তুই আমার পাইবি, মনে মনে এই পাপ অভিসন্ধি

করিয়াছিস, কিন্তু তোর এই সংকলপ সিন্ধ হইবে না। তুই নিন্চয়ই ভরতের সংক্তে রামের অন্সরণ করিতেছিস, এই জন্য তাঁহার আর্তস্বর শ্নিনয়ও সমিহিত হইলি না। তুই প্রচ্ছম্লচারী শত্র, এক্ষণে আমারই নিমিস্ত তাঁহার ছিদ্যান্বেষণে ফিরিতেছিস। আর্য! জানকী এইর্প কহিবামাত্র আমার অতিশম ক্রোধ জন্মিল, নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওন্ট কন্পিত হইতে লাগিল। তখন আমিও বিলন্ধ না করিয়া আশ্রম হইতে নিন্ধানত হইলাম।

রাম লক্ষ্যণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্তশ্তমনে কহিলেন, বংস! ত্মি সীতা ব্যতীত এ স্থানে আগমন করিয়া অতিশয় কুকর্ম করিলে। আমি য়াক্ষসগণকে নিবারণ করিতে পারি, ইহা জানিলেও জানকীর ফ্রোধবাক্যে নিগতি হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্তই অসম্তুশ্ট হইলাম। দেখ, সীতার নিয়োগে কুন্ধ হইয়া আমার আদেশ লগ্মন করা তোমার সন্পূর্ণই নীতিবির্ধ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! বে আমাকে মায়াম্গরাপে আশ্রম হইতে দ্রে আনিল, এখন সেই য়াক্ষ্স আমার শরাঘাতে ভতুলে শয়ান। আমি শয়াসনে শয় সন্ধান ও ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া প্রহার করিলাম, সে তৎক্ষণাৎ মৃগদেহ বিসর্জানপ্রকি কেয়য়রধারী রাক্ষ্স হইল, এবং আমার স্বর অন্করণ করিয়া কাতর বাক্যে স্কুপণ্ট চীংকার করিল। বৎস! এক্ষ্পেই ত্মি জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে আসিয়াছ।

ৰণ্টিতম স্থানি অনুভৱ পথমধ্যে রামের বাম নের স্ফারিত স্বাঞ্য কম্পিত এবং পদুস্থালন হইতে লাগিল। তিনি এই সমস্ত দূর্লক্ষণ দেখিয়া, লক্ষ্মণুক্তে বারংবার সীতার কুশল জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, এবং ডাঁহাকে দর্শন করিবার আশরে একান্ত উৎসূক হইয়া দ্রতগমনে চলিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ অদ্বে। তিনি লক্ষাণের সহিত উপস্থিত হইয়া উহার সমীপদেশ শন্যে দেখিলেন, এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সীতার বিহারস্থানে গমন ও পূর্বব্তান্ত স্মরণ করিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গা রোমাণ্ডিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি উদ্বিশন মনে ইতস্ততঃ শ্রমণ এবং হস্তপদ ক্ষেপণে প্রবৃত্ত হুইলেন। তংকালে হেমনেত পদ্মশ্রীবিরহিত সরোবরের ন্যায় পর্ণকুটীর সীতাশন্য রহিয়াছে; কৃক্ষসকল যেন রোদন করিতেছে; পৃষ্পসম্দর ব্লান এবং মূগ ও পক্ষিগণ মৌন: আশ্রম একান্তই হতশ্রী ও বিপর্যন্ত, বনদেবতারা তথা হইতে প্রদথান করিয়াছেন। এবং কুশ ও চম বিকীর্ণ ও কাশনিমিত কট চারিদিকে প্রক্ষিণ্ড। তখন রাম কুটার শূন্য দর্শন করিয়া এইর,পে বিলাপ করিতে লাগিলেন. হা! জানকীকে কি কেহ হরণ করিল, না তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি কি অন্তর্ধান করিলেন, না তাঁহার র্খিরে কেহ তৃশ্তি লাভ করিল; তিনি কি কোথাও প্রচ্ছন আছেন, না বনে গিয়াছেন; তিনি কি ফল প্রম্প চয়নের জন্য নির্গত, না জল

## আনমনের নিমিত্ত নদী বা সরোবরে নিজ্ঞান্ত হইলেন।

অনশ্তর রাম শোকে আরম্ভনেত্র ও উন্মন্ত হইরা, ষণ্ণসহকারে সর্বত্র অন্,সন্ধান করিতে স্বাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি দৃঃথে অতিমাত্র কাতর হইয়া বিলাপ ও পরিতাপপূর্বক বৃক্ষ পর্বত এবং নদ



নদী সমস্ত পর্যটন করত এইরূপ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কদম্ব! আমার প্রেয়সী তোমার অতিশর প্রীতি করেন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। বিক্ব! যাঁহার স্তন্যুগল শ্রীফলের তুলা, সর্বাঞ্গ নবপল্পববং কোমল, এবং পরিধান পাঁত কোঁষের কন্ত্র, যাদ তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। করবার! তুমি কুশাপা জ্বানকার অভ্যন্ত লেনহের হইতেছ, এক্ষণে তিনি জ্বাবিত আছেন কি না, ব**ল**৷ মর্বক! তুমি লতাস<del>ংকুল পক</del>োবাকীর্ণ ও প্ৰুপ্পূর্ণ হইয়া অপূর্ব শোভা পাইতেছ, জানকীর ঊর্ম্বয় তোমারই ছকের ন্যায় স্দৃশা, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। তিলক! তুমি বৃক্ষপ্রধান, শ্রমরেরা তোমার চতুর্দিকে গান করিতেছে, তুমি জ্বানকীর অত্যান্ত আদরের বস্তু, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশাই জান। অশোক! শোকনাশক! আমি শোকভরে হতচেতন হইয়া আছি, একলে তুমি স্থানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নদ্ট কর। তাল! প্রেরসীর স্তন্যুগল সূপক তাল ফলের তুলা, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত কুপা করিয়া বল। জম্বু! যদি তুমি সেই স্বৰ্ণবৰ্ণা সীতাকে জান, তবে নিৰ্ভায়ে বল। কৰিকার! তুমি কুস্মিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ. সাশীলা জানকী তোমাতে একান্ড অনুৱন্ধ, এক্ষণে ষদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল।

রাম এইর্পে চ্ত পনস দাভিম কদশ্ব মহানুত্তি পুরর বকুল চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্তের নিকট সাঁতার বৃত্তান্ত জিল্পালিতে লাগিলেন। ঐ সমর অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে ভ্রান্ত ও উদ্মন্তবং বোধ ক্রিকা অনন্তর তিনি বনা জন্তুগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, স্ক্রিয়া তুমি ম্গনয়না জ্ঞানকীকে অবশাই জান, একণে জিল্ডাসা করি, তিনি কি মৃগীগণের সংগ্য আছেন? মাত্রুগ! বোধ হয়, করিকরজ্জনা জান্ত্রী তোমার পরিচিত, এক্ষণে বৃদি তুমি তাহাকে দেখিয়া থাক ত বল। বৃদ্ধী আমার প্রিয়তমার মূখ চল্টের ন্যায় প্রিয়দর্শন, একণে যদি তুমি তাঁহাকে দিবিয়া থাক ত অসংখ্কাচে বল, তোমার কিছুমাত আশ•কা নাই। কমললোচনে! তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ, এই বে তোমাকে দেখিতে পাইলাম ; তুমি বৃক্ষের অত্তরাল হইতে কেন আমার বাকো উত্তর দিতেছ না। দাঁড়াও, এক্ষণে একাশ্তই নিদায় হইয়াছ, ভূমি ত পূর্বে এইরূপ পরিহাস করিতে না, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা কর। প্রিয়ে! আমি তোমাকে পাঁতবৰ্ণ পটুবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্ৰুতপদে যাইতেছ, তাহাও দেথিয়াছি, তোমার অশ্তরে যদি ক্ষেহসন্তার থাকে, তবে থাক, আর যাইও না। না, ইনি চার,হাসিনী জানকী নহেন, মাংসাণী রাক্ষসগণ আমার অসমক্ষে নিশ্চয়ই তাঁহার অভগ বিভাগপূর্বক ভক্ষণ করিয়াছে; নচেৎ এইরূপ ক্লেশে তিনি আমাকে কথন উপেক্ষা করিতেন না। হা! জ্বানকীর নাসিকা কি স্কুদ্শ্য, দশ্ত কি সন্দের, এবং ওষ্ঠই বা কি মনোহর। ভাঁহার সেই কুণ্ডলশোভিত পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম মুখ্যানি রাক্ষসের গ্রাসে হড্দ্রী হইয়া গিয়াছে। তিনি আর্তর্য করিতে লাগিলেন, আর নিশাচরেরা তাঁহার চন্দনবর্ণ স্বর্ণহারের যোগ্য কোমল গ্রীবা ভক্ষণ করিল। তাঁহার **পলোবমৃদ**্ধ **অলংকৃত হ**স্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ড এবং অগ্রভাগে কম্পিত হইতে লাগিল, আর উহারা তাহা ভক্ষণ করিল। হা! আমি রাক্ষসগণেরই জন্য তর্ণী সীতাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। তি<sup>ন</sup> ন্বজন সত্তেও যেন সন্গিহীনা ছিলেন। লক্ষ্যণ! তুমি কি আমার প্রেয়সীকে কোথাও দেখিয়াছ? হা প্রিয়ে! হা সীতে! তুমি কোথায় গমন করিলে?

রাম সীতার অন্বেষণপ্রসঞ্জে বনে বনে পর্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি কোথাও বেগে উন্মিত, কোথাও স্বতেজে ঘূর্ণামান হইলেন এবং কোথাও বা একাশ্ডই উন্মন্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি এইর্প অবিশ্রান্তে বন পর্বতি নদী ও প্রস্রবণসকল মহাবেগে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ইহাতেও তহার আশা নিব্যত্তি হইল না। তিনি সীতার অনুসন্ধানার্থ প্রবরায় গাঢ়তর পরিপ্রম আরুভ করিলেন।

প্রকর্ষণ্টিওম সর্গা। রাম অনেক অন্সংখান করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীর দর্শনি পাইলেন না। তথন তিনি বাহ্বেষর উৎক্ষেপণপূর্বক হাহ্যকার করিয়া সক্ষাণকে কহিতে জাগিলেন, ভাই! সীতা কোথার? কোন্ দিকে গমন করিলেন? কে তাঁহাকে হরণ এবং কেই বা ভক্ষণ করিল? প্রিরে! তুমি যদি ব্কের অন্তরাল হইতে আমাকে পরিহাস করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক. তবে ক্ষান্ত হও, আমি একান্ত দ্বংখিত হইয়াছি, শীয়ই আমার নিকট আইস। তুমি যে-সকল সরল ম্গশিশ্রের সহিত জীড়া করিতে, ঐ ভাহারা তোমার বিরহে সজলনয়নে চিন্তা করিতেছে। ভাই! আমার জানকী নাই, আমি আরু বাচিব না। পিতা পরলোকে নিশ্চয়ই আমাকে সীতাহরণশোকে বিনন্ত হেতিবন, এবং কহিবেন, আমি প্রতিপ্রায় বন্ধ হইয়া তোমার বনবাস দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নির্দিত্ট কাল প্রণ না হইতে কি নিমিত্ত এ স্থানে ক্রিরে নিকট আগমন করিলে? লক্ষ্মণ! এই অপরাধে পিতা এই স্বেছ্যাক বিশ্বাবাদী ও নীচকে নিশ্চয়ই ধিয়ার করিবেন। জানকি! আমি তোমারে অধীন অতিদীন শোকাকুল ও হতাশ; কীতি যেমন কপটকে, সেইবুর তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথার যাও? প্রিরে! ত্যাগ করিও না! ত্যাগ ক্রিডে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তিনি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

তখন লক্ষ্মণ বহুল পণ্ডে নিমণন হুল্ডীর তুলা রামকে শোকে অতিশয় অবসম দেখিয়া শূভসঙ্কদেপ কহিতে লাগিলেন, ধার! বিষয় হুইবেন না, আস্নুন অতঃপর দূই জনে যত্ন করি। ঐ অদূরে কন্দরশোভিত গিরিবর, অরণ্য প্রয়টন জানকার একান্তই প্রিয়; এক্ষণে বোধ হয়, তিনি বনে গিয়াছেন; কুস্মিত সরোবর বা মৎস্যবহুল বেতসসঙ্কুল নদাতে গমন করিয়াছেন; কিংবা আমরা কি প্রকার অনুসন্ধান করি ইহা জানিবার আশায়ে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোথাও প্রছম রহিয়াছেন। আর্ষ! শোক করিবেন না, এক্ষণে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। যদি মত হয়, ত সমুস্ত বনই দেখি।

অনশ্তর রাম লক্ষ্যণের সহিত সীতার অন্সক্ষান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শৈল কানন সরিং সরোবর এবং ঐ পর্বতের শিলা ও শিশর সমস্তই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও সীতার সাক্ষাংকার পাইলেন না। তখন রাম লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! আমি এই পর্বতে জানকীর দর্শন পাইলাম না। লক্ষ্যণ এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্যথিতমনে কহিলেন, আর্য! মহাবল বিষ্কৃ ধেমন বলিকে বন্ধনপ্রক প্থিবী অধিকার করেন, তদুপ আপনিও এই দন্ডকারণো বিচরণ করিতে করিতে জানকীকে প্রাণ্ড হইবেন।

তখন রাম দুঃশিতমনে দীনবচনে কহিলেন, বংস! বন, প্রফালেসরোজ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ সরোবর এবং এই শৈশের কন্দর ও নির্বার সমস্তই ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোথাও প্রাণাধিক জানকীকে পাইলাম না।

অনশ্তর রাম কৃশ দীন ও শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে মৃহ্তিকাল বিহৃত্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অঞ্গপ্রত্যক্ষ অবশ হইয়া গেল, এবং বৃদ্ধিদ্রংশ হইল। তখন তিনি দীঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্র্বক বাল্পগদগদ বাক্যে "হা প্রিয়ে!" কেবল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিনীত লক্ষ্মণ কাতর হইয়া কৃতাঞ্চলিপ্টে ঐ স্বজনবংসলকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিল্কু রাম তাঁহার বাক্যে অনাদর করিলেন, এবং সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অজন্ত অশ্রু বিস্কর্শন করিতে লাগিলেন।

ষিষণিতম সর্গা। কমললোচন রাম শোকে হতজ্ঞান এবং অনপ্রণারে নিপ্রীড়িত হইলেন। তিনি স্রান্তিক্তমে জানকীকে বেন দেখিতে পাইলেন এবং বাৎপকণ্ঠে কথান্তং এইর্পে বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রিরে! কুস্মে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তুমি আমার শোক উন্দীপন করিবার নিমিত্ত অশোকশাখায় আবৃত হইয়া আছে। তোমার উর্য্গল কদলীকা-ডসপ্রে, উহা কদলীতে প্রছেম রাখিয়াছ বটে, কিন্তু কিছুতে গোপন করিছে সারিলে না, আমি স্মুস্পট্ট উহা দেখিতে পাইলাম। জানকি! তুমি কোর্তক্তলে কণিকার বনে ল্কাইয়াছ, কিন্তু একের উপহাস অনোর প্রাণনাশ, বিশ্বনা কানত হও, ইহা আশ্রমের ধর্ম নহে। তুমি যে কোতুকপ্রিয়, আমি ক্রিন বিলক্ষণ ব্রিকাম। বিশাললোচনে! আইস, তোমার এই পর্শক্তীর শ্রেক্তর্বাহয়াছে।

আইস, তোমার এই পর্ণ কুটীর শুরু রহিয়াছে।
লক্ষ্যণ! বােধ হয়, রাক্ষ্যে জানকীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, নচেং
তিনি আমাকে এইরপে কাড্যু সৌখয়া কখন উপেকা করিতেন না। এই ম্গাব্থই
আমার অনুমান সঞ্চানয়টো সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। জানকি! সাাধিব! কোথায় গমন করিলে? হা! আজ কৈকেরীর মনোরথ পূর্ণ হইল। আমি সীতার সহিত নিগতি হইয়াছিলাম, একণে সীতা বাতীত কি প্রকারে শ্ন্য অন্তঃপারে প্রবেশ করিব। বংস! অতঃপর লোকে আমাকে নির্দায় ও নিবর্ণীর্য ব্যেধ করিবে। আমার যে কিছুমান বীরম্ব নাই, জানকীর বিনাশে তাহা বিশক্ষণ প্রতিপন্ন হইল। একণে বনবাস হইতে প্রতিগমন করিলে, রাজা জনক আমায় কুশল জিজাসিতে আসিবেন, তংকালে আমি কিরুপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি আমার সীতাকে না দেখিলে নিশ্চয়ই তাঁহার বিনাশশোকে বিমোহিত হইবেন। হা। পিতাই ধন্য, তাঁহাকে আর এ বন্দ্রণা সহিতে হইল না। ভাই! বল, একণে আমি সেই ভরতর্ক্ষত অবোধ্যায় কির্পে বাইব। সীভা বাতীত স্বর্গও আমার পক্ষে শ্ন্য বোধ হইবে। আমি সীতাকে না পাইলে আর কোনক্রমে প্রাণধারণ করিতে পারিব না। অতঃপর তুমি আমাকে এই অরণ্যে পরিত্যাগপ্র ক প্রতিগমন কর। গিয়া ভরতকে গাঢ় আলি•গনপূর্বক আমার কথার বলিও, রাম অনুক্রা দিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন কর। বংস! তুমি ভরতকে এই কথা বলিয়া কৈকের্মী সমিতা ও কৌশল্যাকে আমার আদেশে ক্রমান্বয়ে অভিবাদন করিও। আমার আন্তা পালনে তোমার অমনোষোগ নাই, অতএব সর্বপ্রথন্নে আমার জননীকে বৃক্ষা করিও এবং আমার ও জানকীর বিনাশব্তাশত তাঁহার সমকে সবিস্তরে কহিও।

রাম এইর্পে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং মনও একানত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

**ত্রিমণ্টিতম সর্গা**। রাম শোক ও মোহে নিপাড়িত এবং বিষাদে নিতাম্ত অভিভাত হইলেন। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপর্বেক লক্ষ্যাণকে অধিকতর বিষয় করিয়া দীনমনে সজলনয়নে তংকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বংস! বোধ হয়, আমার তুল্য কুকমী পূথিবীতে আর নাই। দেখ, শোকের পর শোক অবিচ্ছেদে আমার হাদর ও মন বিদীর্ণ করিতেছে। পার্বে আমি অনেক বার ইচ্ছামত পাপ করিয়াছি, আজ তাহারই বিপাক উপস্থিত, এবং তম্জনাই আমাকে দ্যঃখপর-পরা ভোগ করিতে হইতেছে। আমি রাজাদ্রন্ট হইয়াছি, স্বঞ্চনবিয়োগ, জননীবিরহ ও পিতার মৃত্যু ভাগ্যে সমস্তই ঘটিরাছে; এক্সণে তংসম্দর মনোমধ্যে আবিভূতি হইয়া আমার এই শোকবেগ পূর্ণ করিরা দিতেছে। ভাই! বনে আসিয়া সকল দঃথই শরীরে জ্যুড়াইয়াছিলাম, কিম্তু জ্ঞানকীবিচ্ছেদে কার্ডে অন্নি-সংযোগবং আজ আবার সেইগুলি হঠাং জর্বলিয়া উঠিক। হা! রাক্ষসেরা যখন জানকীরে হরণ করে, তখন সেই কলকণ্ঠী ভীত হিন্ত আকাশপথে নির্বচ্ছিয় অস্পত্টবরে না জানি কতই রোদন করিয়াছেন (১)সির বর্তুল সতনযুগল সতত ব্দাণাল্য হরিচন্দনরাগে রঞ্জিত থাকিত, এককি বোধ হর, তাহা শোণিতপথেক লিশ্ত হইরা গিরাছে, কিন্তু দেখ, আরুর প্রথনও মৃত্যু হইল না। বে মুখে কৃটিলকেশভার শোভা পাইত এবং মৃত্যু কোমল ও স্কুশন্ট কথা নিগতি হইত, একণে তাহা রাহ্রান্ত চন্দ্রের নার কাল্ত হতন্ত্রী হইরা গিরাছে। হা! বোধ হয়, শোণিতলোলাপ রাক্তস্কা নেই পতিপ্রাণার হারশোভিত গ্রীবা নির্জনে ছিন্নভিন্ন করিয়া রুবির বিটনপ্রেক আকর্ষণ করে, আর সেই আকর্শ লোচনা দীনা কুররীর ন্যায় আত্রব করিয়া থাকিবেন। বংস! তাঁহার স্বভাব অতি উদার, পূর্বে তিনি এই শিলাতলে আমার পাশ্বে বসিয়া, মধ্যে হাস্যে তোমার কথা কতই কহিতেন: একণে আইস, আমরা উভরে তাঁহার অনুসন্ধান করি, আমার বোধ হয়, তিনি এই সরিন্বরা গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন। এই নদী তাঁহার একান্তই প্রিয়। কিন্বা সেই পদ্মপল্যশন্যনা পদ্ম আনয়নার্থ কোন সরোকরে গিয়াছেন, অথবা এই বিহঙ্গাসঙ্কল প্রতিপত বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন: মা, অসম্ভব, তিনি ভয়ে একাকী কখন কোথাও বাইবেন না। সূর্য! তুমি লোকের কার্যাকার্য সমস্তই জান, তুমি সত্যমিখ্যার সাক্ষী; একণে বল, আমার প্রিয়তমা জানকী কোখায় গিয়াছেন? বায়ু! তুমি নিরুতর চিলোকের ব্তান্ত বিদিত হইতেছ, এক্ষণে বল, সেই কুলপালিনীর কি মৃত্যু হইল? কি কৈহ তাঁহাকে হরণ করিল? না তুমি তাঁহাকে কোন পথে দেখিয়াছ?

তথন ন্যায়পর তেজস্বী লক্ষ্মণ রামকে শোকে এইর্প বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রবোধবাক্যে কহিলেন, আর্য ! আপনি শোক পরিত্যাগপ্রকি ধৈর্যবিলম্বন কর্ন এবং জানকীর অশ্বেষণার্থ সবিশেষ উৎসাহী হউন। দেখনে উৎসাহশীল লোক অতি দাম্কর কার্যেও অবসন্ন হন না।

রাম প্রবলপৌর্য লক্ষ্যণের এই কাতর বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার থৈযালোপ হইল এবং তিনি যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

চ্ছুঃৰভিডৰ লগায় অনন্তর রাম দীনবচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! তুমি শীল্ল গোদাবরীতে গিয়া জান, জানকী পান আনিবার জন্য তথার গিরাছেন কিনা।

লক্ষ্মণ এইর্প অভিহিত হইবামার ছরিডপদে প্রায় তীর্থপ্রেণ স্বামা পোদাবলীতে গমন করিলেন এবং উহার সর্বত অন্সংধানপ্রেক অবিসদেব রামের মিকট আসিয়া কহিলেন, আর্ব, আগি সীতাকে পোদাবরীর কোন তীর্থেই দেখিলাম না, ভাকিলাম, উত্তর পাইলাম না, আমি না, এক্ষণে সেই ক্রেন্মাণিন্দী কোহায় গিয়াভিম।

অনণতর রাম অতিশয় সনতগত হইরা, ন্রয়ংই গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং জানকীর কথা তথাকার সকলকেই জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ নদী এবং অন্যান্য প্রাণী, বধ্য রাবণ বে সীতা হরণ করিয়াছে, ভাহা উ'হার নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তখন রাম শোকাকুল হইয়া, ঐ নদীকে প্রেঃ পর্নঃ জিজ্ঞাসিলেন, জীবজনতুগণও উহাকে অন্রোধ করিতে লাগিল, কিন্তু গোদাবরী কোনমতে কিছুই কহিল না। তংকালে দ্রাত্মা রাবণের মুপ ও কর্ম চিন্তা করিয়া ভাহার মনে অতিশয় ভয় জন্মিল, ভারবন্ধন সে কিছুই কহিল না।

তখন রাম হতাশ হইরা লক্ষ্যণকে কৃতিকের, বংস! এই গোদাবরী সাতাসংক্রান্ত কোন কথাই কহিল না। এক্ষরে আমি রাজ্য জনকের সমিধানে গিরা কি বলিব, এবং জানকীকে হারাইছে জননীকেই বা কিরুপে অপ্রিয় কথা শ্নাইব। লক্ষ্যণ! আমি রাজ্যত্রণ হটুরি বনের ফলম্লে প্রাণ রক্ষা করিতেছি, এ সমর জানকীই আমার শোক করি করিয়াছিলেন, একণে তিনি কোথায় গমন করিলেন? আমি জ্যাতিহ নি স্টাতারও আর দর্শন নাই, অতঃপর নিদ্যাবিরহে রজনী নিশ্চরই আমার পক্ষে করি দ্বি বোধ হইবে। বংস! বাদ সাতা লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে, তাম এখন মন্দাকিনী জনন্থান এবং এই প্রস্তবণ শৈল সম্ভাই পর্যটন করি। ঐ দেখ ম্পেরা বারংবার আমার প্রতি দ্যিপাত করিতেছে, উহাদের আকার-ইণ্গিতে অন্মান হয়, যেন উহারা আমাকে কোন কথা কহিবে।

অনতের রাম ঐ সমসত মৃগ্যক লক্ষ্য করিয়া বান্পগদগদবাক্যে জিল্ঞাসিলেন, মৃগ্যগণ! জানকী কোথায়? মৃগ্যেরা এইরূপ অভিহিত হইবামান্ত তংক্ষণাং গাদ্রোদ্ধান করিল, এবং দক্ষিণাভিম্পী হইরা আকাশ প্রদর্শন ও সাতাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে, তথায় গমনাগমনপূর্বক রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন লক্ষ্যুণ মৃগ্যেরা যে নিমিত্ত পথ ও আকাশ দেখাইরা দিতেছে এবং যে নিমিত্ত নিনাদ ছাড়িয়া ধাবমান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি উহাদের বাক্যমানীর ইণ্গিত স্কৃত্যন্ত ব্রিতে পারিয়া রামকে কহিলেন, দেব! অপেনি জানকীর কথা জিল্ঞাসিলে মৃগ্যেরা সহসা গাদ্রোঘানপূর্বক দক্ষিণ দিক ও তদ্ভিম্পী পথ দেখাইরা দিতেছে: ভাল, আস্কৃত্য, আমরা ঐ দিকেই যাই। হয়ত, এবারে অম্যুরা জানকীর কোন চিহ্ন বা তাঁহাকেই পাইব।

অনশ্তর রাম লক্ষ্যণের এই বাক্যে সম্মত হইলেন্ এবং তাঁহারই সমাভিব্যাহারে চতুদিকৈ নিরীক্ষণ করত দক্ষিণাভিমানে বাইতে লাগিলেন। উবারা জানকীসংক্রান্ত কথার প্রসংগ করিয়া গমন করিতেছেন, ইতাবসরে দেখিলেন, পথের এক স্থানে অনেকগ্রনি প্রদেশ পতিত আছে। তদ্দশনে মহাবীর রাম লক্ষ্যণকৈ দ্বাধিও বাক্যে কহিলেন, লক্ষ্যণ আমি কাননে জানকীকে যে-সকল প্রশাদিয়াছিলাম্

২৬

তিনি কবরীতে যাহা কথন করিয়াছিলেন, চিনিয়াছি, এইগালি সেই প্তপ। বোধ হয়, বায়, সূর্য ও যশাস্বিনী প্রিথবী আমার উপকারার্থ এই সমস্ত রক্ষা করিতেছেন।

রাম লক্ষ্যণকে এই কথা বলিয়া প্রপ্রবণকে জিল্ডাসিলেন, পর্বত! আমি জানকীশ্না হইয়াছি; তুমি কি এই স্বয়া কাননে সেই সর্বাঞ্চাস্ক্রীকে দেখিয়াছ? পরে সিংহ বেমন ক্ষ্যু ম্গের প্রতি তর্জনগর্জন করিয়া থাকে, সেইর্পে তিনি ক্রেয়াবিন্দ ইইয়া উহাকে কহিলেন, তুই সেই স্বর্ণবর্ণা হেমাপারে দেখাইয়া দে, নচেৎ আমি তোর শৃংগ ছিল্লভিল্ল করিব। তৎকালে প্রপ্রবণ বেন সীতাকে দেখাইয়াও দেখাইল না। তখন রাম পানবার কহিলেন, পর্বত! তুই এখনই আমার শ্রাণিনতে ছারখার হইবি। তোর বৃক্ষ পল্লব ও তুণ কিছুই থাকিবে না, এবং সর্বাংশে লোকের অসেব্য হইয়া র্যহিবি। তিনি প্রপ্রবণকে এই বলিয়া লক্ষ্যণকে কহিলেন, বৎস! আজ যদি এই নদী সেই চন্দ্রাননার কথা না বলে, তবে ইহাকেও শুক্ষ করিয়া ফেলিব।

রাম নেরজ্যোতিতে সমসত দশ্ধ করিবার সংক্রণেই বেন রোবভরে লক্ষ্যাণ্ডে এইর্প কহিতেহেন, ইতাবসরে রাক্ষ্যের বিস্তাণি পদচ্ছপরন্পরা দেখিতে পাইলেন। সীতা নিশাচর কর্তৃক অন্স্ত ও ভাঁত হুইম্মরামের কামনায় ইতসতঃ ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহার পদচ্ছিত্ব দেখিলেন) এবং ভণ্ম ধান্য ইতসতঃ ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহার পদচ্ছিত্ব দেখিলেন) এবং ভণ্ম ধান্ত ত্বানীর ও চ্ণা রথও প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি এই দ্বান্ত দেখিরা, ব্যস্তসমসত চিত্তে লক্ষ্যণকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, লাল্ডার্মি অলংভারসংক্রান্ত স্বণিবিদ্যু ও কণ্ডের বিচিত্র মাল্য রহিয়াছে, এবং ক্রান্ত পড় অণ্ড করিরা ভক্ষণ করিরা থাকিবে। এই ক্যানে দুইটি নিশাচর অনুষ্ঠি জনা বিবাদে প্রবৃত্ত হইরা ঘোরতর যুক্ষ করিরাছিল। ঐ দেখ, মৃত্রাক্তির মালমণিভত রমণার ধান্ত ভণ্ম ও পতিত আছে; এই তর্ণস্বপ্রকাশ রেন্দ্র ক্যানিত কর্তার কাঞ্চন কবচ ছিম্ভিম এবং ঐ শত্সলাকাসন্পম মাল্যসমলক্তৃত ভণ্মদণ্ড ছর রহিরাছে। এই সমসত হেমবর্মজভ্তি পিশাচম্যু ভামমূতি বৃহৎ ধর নিহত হইরাছে; এই দাণ্ড পাবকতৃলা উজ্জ্বল সমর্থকে, ঐ সাংগ্রামিক রও ভণ্ন হইরা বিপরীতভাবে প্রতিত আছে; এই স্নুদার্ঘক্রক কনকণোভা ভাষণ শর; ঐ শরপূর্ণ ত্লার, এবং এই সার্রাহও বল্গা ও ক্যা হল্ডে শ্রান্ত। বংসা এ ন্রহ্দের পামর্বাহে। বংসা এ ন্রহ্দের পামর্বাহে বাহ্মাছিল। বংসা এ ন্রহ্দের পামর্বাহের কান্ত ক্রান্ত কানা নিশাচরের হাবে। ঐ জুরহ্দের পামর্বাহের ইয়াছে। বংসা এ ন্রহ্দের না নিশাচরের হাবে। ঐ জুরহ্দের পামর্বাহের ইয়াছিল। একণে উহারা হয় জানকীরে অপহরণ, নম্ন ভক্ষণ করিরাছে। হা! ধর্ম এই মহারণ্যে সাতাকে রক্ষ্য করিলেন না এবং দেবগণ্ড আমার শ্রুচিন্তার বিমন্থ হাইলেন।

বংস! যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, যিনি দয়াশীল ও বার, লোকে মোহবশতঃ তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে। আমি মৃদ্দবভাব কৃপাপরতক্ষ লোকহিতাখাঁ ও নির্দোষ, অতঃপর স্রুগণ নিশ্চয় আমাকে নিবার্যি বাধ করিবেন। আমার ষে-সকল গণে আছে, ভাগ্যক্রমে সেগগেলও দোষে পরিণত হইল। এক্ষপে প্রলয়ের সূর্য ষেমন জ্যোৎসনা লা্শুত করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, সেইর্প আমার তেজ গণ্ণসম্দয় ধ্বংস করিয়া প্রকাশ হইবে। আজ যক্ষ রক্ষ ক্ষর্য পিশাচ কিরের ও মন্বোরা স্থা হইতে পারিবে না। আজ আমি

নভামণ্ডল শরপ্ণ করিয়া, शিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিশ্চেষ্ট করিব; গ্রহগণের গতিরোধ ও চন্দুকে আছেয় করিয়া রাখিব; সূর্য ও অণিনর জ্যোতি নণ্ট করিয়া, সম্পয় খোর অন্ধকারে আবৃত করিব; গিরিশ্লা চূর্ণ ও জলাশয় শা্লুক করিয়া ফেলিব; তর্লতাগলেম ছিয়ভিয় ও মহাসম্দুকেও এককালে নিম্লা করিব। বংস! খাদ দেবগণ প্রবং কুশালনী সীতাকে আমায় অপণ না করেন, তিনি হতে বা মৃতই হউন, যাদ এখন তাঁহাকে না দেন, তবে আমি সমস্ত সংসারই ছারখার করিব। এই মৃহ্তেই সকলে আমার বলবীবের পরিচয় পাইবে। গগনতলে আর কেহই সঞ্জব করিতে পারিবে না; জগৎ আকুল হইয়া মর্যাপা লখ্যন করিবে; এবং স্বেগণও আমার স্দ্রেগামী শরসমূহের বল প্রতাক্ষ করিবেন। লক্ষ্যাপ! এইয়্পে আমার জোধে গ্রেক্যাক উৎসয় হইলে উ'হারা দৈতা পিশাচ ও রক্ষেসের সহিত নণ্ট হইবেন এবং আমার দ্নিবার শরে উ'হাদের সকলেরই লোক খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া, কটিতটে বল্কল ও চর্ম পরিবেশ্টনপর্নেক জটাভার বন্ধন করিলেন। তাঁহার নেশ্র ক্রোধে আরম্ভ হইয়া উঠিল এবং ওপ্ট ক্রিপত হইতে লাগিল। তখন গ্রিপ্রেরিবনাশকালে র্দ্রের মূর্তি বেমন শোভা পাইয়াছিল, তাঁহার মূর্তি তদুপই স্পোভিত হইল। অনন্তর তিনি ক্রমুপের হস্ত হইতে শরাসন মহণ ও স্পাত ম্বান্টি আরা ধারণ করিয়া, উস্তুত্তি ভ্রুপভাষ্টিরণ প্রদীশত শর সন্ধান করিলেন এবং ব্লান্ডকালীন অনুক্রেন্দিরার ক্রোধে প্রজন্তিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রোবা্রিকে ইইয়াছি, জয়া মৃত্যু কাল ও দৈবকে বেমন কেইই নিবারণ করিতে পারে ক্রিভে পারে বিশ্বত আমাকেও আজ কেইই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

পশ্বশিষ্ট্রম স্থা। রাম প্রের্মাণিনর ন্যার লোকক্ষরে উদ্যত হইরা স্গৃণ শ্রাস্ন নিরীকণ করিতেছেন, এবং পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মুডি**র্** ষ্ণান্তে বিশ্বদহনাথী ভগবান রুদ্রের ন্যায় অতিশয় ভীষণ হইয়াছে। পূর্বে লক্ষ্মণ তাঁহার এই প্রকার ভাব কখন দর্শন করেন নাই। তিনি উ'হাকে ক্লোধে আকুল দেখিয়া, শু-ক্ষাখে কুতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য! আর্পান অগ্রে মাদাস্বভাব দাণেচণ্টাশানা ও সকলের শ্রেরাথী ছিলেন, এক্ষণে রোষবণে প্রকৃতি বিসর্জান করা ভবাদৃশ লোকের উচিত হইতেছে না। বেমন চন্দের শ্রী, স্থোর প্রভা, বায়র গতি ও প্রথিবীর ক্ষমা আছে, সেইরূপ আপনার উৎকৃণ্ট যশ নিরতই রহিয়াছে। অতএব একের অপরাধে <mark>লোক নন্</mark>ট করা আপনার কর্তব্য হইতেছে না। ঐ একথানি স্ফুলিক্ষত সাংগ্রামিক রম্ব পতিত দেখিতেছি। জানিতেছি উহা কে কি জন্য ভাশ্গিয়া কেলিয়াছে। এই স্থানটিও অধ্বথ্যে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতবিন্দতে সিন্ধ, দেখিলে বোধ হয়, যেন এখানে ঘোরতর বৃত্থ ঘটিয়াছিল। এই যুস্থ একজন রখার, দূই জনের হইতে পারে না। আর এই স্থানে বহু, সৈন্যের পদচিহ্নও দেখিতেছি না। স্কুতরাং এক জনের অপরাধে বিশ্ব সংহার করা আপনার উচিত নহে। <del>শাশ্তস্বভাব ভ্পালগণ দোষান্র্পই দ</del>র্ভবিধান করিয়া থাকেন। আর্ব ! আর্পনি নিয়তকাল লোকের গতি ও আশ্রয় হইয়া আছেন, এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি আপনার স্থাবিনাশ সং বিবেচনা করিবে। যেমন ঋত্বিকরা যজমানের অনিষ্ট করিতে পারেন না, তদুপে নদী, পর্বাত, সমায় এবং দেবদানব

ও গশ্ববেরাও আগনার অগ্নির আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। একণে আপনি ধন্ধারণপ্রেক আমার ও ঋবিগণের সহিত সেই ভাবাপেহারী শচ্র অন্সম্পান কর্ন। বাবং ভাহার দর্শন না পাইভেছি, ভাবং আমরা সাবধানে সম্মান, পর্ব ও, বন, ভাবণ গ্রহা, বিবিধ সরোবর এবং দেবলোক ও গন্ধবিলোক অন্যেশণ করিব। বিদি স্রাপ্তাবে আপনার পদ্দী প্রদান না করেন, তবে আপনি যের্প্ বিবেচনা হর, করিবেন। বাদ আপনি সম্বাবহার, সন্ধি, বিনর ও নীতিবলে আনকানে না পান, ভবে স্বর্গপ্রেক বছুসার শরুজালে সম্বত্তই উৎসল করিবেন।

ৰট্ৰণ্ডিভম স্থা। রাম শোকাকুল ও বিমোহিত, ক্ষীণ ও বিমনা হইয়া অনাথের ন্যার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্যুণ তাঁহার চরণ গ্রহণ ও তাঁহাকে আখ্বাস প্রদানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য! বেমন দেবগণ আমৃত লাভ করিয়াছিলেন সেইর্প মহীপাল দশরথ অনেক তপস্যা ও যাগযুক্ত আপনাকে পাইয়াছেন। আমি ভরতের নিকট শানিয়াছি, তিনি আপনার গাণে বন্ধ হইয়া, আপনারই বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াহন্ত একণে এই বে দ্বঃখ উপস্থিত, আপনিও যদি ইহাতে কাতর হন, তৃত্তি সাহস্কৃতা কি সামানা অসার লোকে সম্ভবপর হইবে? অতঃপর আশ্বন্ত ইউন, বিপদ কাহার না ঘটিয়া থাকে। ইহা অগনবং স্পর্শ করে, কিন্তু ক্রম্পাল পরেই তিরোহিত হয়। ফলতঃ শরীরী জীবের পক্ষে ইহা যে একটি নের্দার্গিক ঘটনা, তাহা অবশ্যই ন্বীকার করিতে হইবে। দেখনে, রাজা ব্যাহি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাহার অধ্যার্গিত হইল। অফাটের কুলপ্রোহিত মহর্ষি বিশস্তের এক শত পরে জন্মে, কিন্তু এক দ্বিজ্ঞান নাট হইয়া গেল। বিনি জগতের মাতা ও সকলের প্জনীয়, সেই প্রথবী সময়ে সময়ে কম্পিত হন এবং যাঁহারা সাক্ষাৎ ধর্ম, বিশেবর চক্ষ্ম ও সকলের আশ্রয়, সেই মহাবল চন্দ্র-সূর্যাও রাহা্গ্রন্থ হইয়া थार्कन। यमण्डः कि मद्दर जीव कि एत्वण नक्वरक विशव नहा क्रिएण द्रा। শানা যায় যে, ইন্দ্রাদি সারগণও সাখদঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি আর ব্যাকুল হইকেন না। যদি জানকীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, বদি কেহ তাঁহাকে বিনাশও করিয়া থাকে, তথাচ আপনি সামান্য লোকের ন্যায় শোক করিবেন না। যাঁহারা আপনার তুল্য সর্বদশী এবং বাঁহারা অকাতরে তত্ত্ব নির্ণয় করেন, তাঁহারা অতি বিপদেও ধৈষাবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি ব্যাশ্বলে কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ কর্ম। ধীমান মহাত্মারা শ্বভাশ্বভ সমস্তই অবগত হন। ষাহার গুণা দ্বেষ অপ্রত্যক্ষ, ষাহার ফল অনির্ণের, সেই কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত স্খদঃখ উৎপশ্ন হয় না। বীর! পূর্বে আপনিই আমাকে অনেক বার এইর্প কহিয়াছেন। এক্ষণে আপনাকে আর কে উপদেশ দিবে, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও সমর্থ হন না। আপনার বৃদ্ধির ইয়ন্তা করা দেবগণের অসাধ্য। আপনার যে জ্ঞান শোকে প্রচ্ছায় রহিয়াছে, আমি কেবল ভাহারই উন্বোধন করিতেছি। আপনি লোকিক ও অলোকিক এই উভয় প্রকার শক্তি অধিকার করিতেছেন, এক্ষণে ভাহা আলোচনা করিয়া শন্ত্রবধে ষত্রবান হউন। সর্বসংহার আবশ্যক কি: ষে প্রকৃত বৈরী, তাহাকেই নন্ট করুন।

সশ্ভবন্দিতম সর্থ ম সারগ্রাহী রাম লক্ষ্মণের ব্ভিস্পাত বাকো স্ক্ষত হইলেন, এবং প্রবৃদ্ধ জ্যোধ সংবরণ করিয়া বিচিত্র শ্রাসনে শ্রীরভার অপ্পপ্রবিক কহিলেন, বংস! এক্ষণে আমরা কি করিব, কোথার যাইব, এবং কোন্ উপায়েই বা এই স্থানে জানকীর দর্শন পাইব, চিন্তা কর।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্ব ! এইটি ছনস্থান, বহু রাক্ষসে পরিপূর্ণ ও ব্কলতায় সমাকীর্ণ । এ স্থানে গিরিদুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ ও ম্গসন্কুল ভীষণ গুহা দৃষ্ট হইতেছে, এবং কিল্লর ও গন্ধর্বেরাও বাস করিতেছেন। এক্ষণে আমরা এই সমস্ত স্থান বিশেষ যত্ত্বে অন্সন্ধান করি। দেখুন, বিপদ উপস্থিত হইলে ভ্রাদৃশ ব্রিমান বায়্বেণে অচলের ন্যার অটলই থাকেন।

অনশ্তর রাম লক্ষ্যণের সহিত ঐ সমস্ত বনে পর্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক স্থলে গিরিশ্পাকার জটার র্থিরে লিশ্ত হইয়া পতিত আছেন। তন্দশনে তিনি লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! এই দ্রাখ্যা আমার জানকীরে ভক্ষণ করিরাছে। এ নিশ্চরই রাক্ষ্স, পক্ষির্পে অরণ্যে প্রমণ করিতেছে এবং আকর্ণলোচনা সীতাকে ভক্ষণপূর্বক এই স্থানে স্থে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সর্লগামী স্তীক্ষা শরে ইহারে সংহার করিব।

এই বলিয়া রাম কোদণ্ড ক্রেধার শর সন্ধানপুর্বিষ্ঠ জোধন্তরে সমূদ্র পর্যনত প্রিধী কদ্পিত করতই বেন উহার দর্শনার্থ প্রেরী কদ্পিত করতই বেন উহার দর্শনার্থ প্রেরী ক্রিলেন। তিনি নিকটপ্র হলে, জটার্ সফেন শোণিত উপ্যারপুর্বিক দানবচনে কহিতে লাগিলেন, আর্ক্ষন্। তুমি এই মহারণো মৃত্সঞ্জবিস্থা নাার বাহার অন্বেষণ করিতেছ, মহাবল রাবণ আমার প্রাণের সহিত ক্রেই দেবীকে হরণ করিয়াছে। তিনি অর্ক্ষিত ছিলেন, এই অবসরে ঐ দ্বর্বি ক্রিয়া তাহাকে বলপ্র্বিক লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিতে পাইলাম। দেখিত তাহার রক্ষার্থ নিকটপ্র হইলাম এবং রাবণকেও ভ্রেলে ফেলিয়া দিলাম। মুক্ত এই তাহার ধন্ ও শর ভাশ্যিয়াছি, ঐ সাংগ্রামিক রথ ও ছব চ্র্য করিয়া রাষ্ট্রিয়াছি এবং এই সার্বাধিকে পক্ষাঘাতে নিহর্ত করিয়াছি। আমি বখন ব্রেথ একান্তই পরিশ্রানত হইয়াছিলাম, তখন সে আমার পক্ষছেদনপ্রেক সাতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশপ্রের প্রশ্বান করিল। বংস! রাক্ষ্য একবার আমাকে প্রহার করিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না।

রাম বিহগরাক কটায়্র ম্থে সীতাসংক্রান্ত প্রির সংবাদ পাইয়া ন্বিগ্রা সনত হইয়া উঠিলেন, এবং শরাসন বিসর্জন ও অবশ দেহে তাঁহাকে আলিখনন প্রেক রোদন করিতে করিতে ভ্তলে পতিত হইলেন। তখন লক্ষ্যণও একাকী সভাকন্টকসক্রে পথের এক পাশ্রে পড়িয়া খন খন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রেক ক্রুপন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে রাম অভ্যন্ত দ্বাখিত হইয়া স্থার হইলেও কহিতে লাগিলেন, বংস! রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতাবিয়োগ ও জটায়্র মৃত্যু, ভাগ্যে সমস্তই ঘটিল। বালতে কি, আমার ঈদ্শী অলক্ষ্যী অণিনকেও দংধ করিতে পারে। যদি আজ আমি প্র সমুদ্রেও প্রবেশ করি, ঐ অলক্ষ্যীপ্রভাবে তাহাও শ্রুক হইবে। হা! বখন আমি এইর্শ বিপদজালে জড়িত হইয়াছি, তখন আমা অপেকা হতভাগ্য ব্রি এই জগতে আর নাই। বংস! এক্ষণে আমারই ভাগাদোবে এই পিতৃবয়সা কটায়্রও মৃত্যু হইল।

এই বলিয়া রাম পিতৃনিবিশেষদেনহৈ ঐ ছিল্লপক্ষ শোণিতলিশ্ত জটায়্র সর্বাধ্য স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে গ্রহণপ্র্বক আমার প্রাণসমা জানকী কোধার আছেন, মৃত্তকণ্ঠে এই বলিয়া ভূতলে পভিত ইইলেন।

অন্ট্রমন্তিম নগা। অনন্তর রাম লোকবংসল লক্ষ্যাণকে কহিলেন, লক্ষ্যাণ! এই বিহগরান্ধ আমারই কার্যে প্রবৃত্ত হইরা যুন্থে রাক্ষস-হল্ডে নিহত হইলেন। ই'হার দ্বর ক্ষ্যাণ হইরাছে, দেহে প্রাণ অল্পমান্তই অবশিষ্ট আছে এবং ইনি বিকল দ্ভিতে দর্শন করিতেছেন। জটারু! যদি আর বাঙ্নিশ্পত্তি করিবার শান্তি থাকে, ত বল, কির্পে তোমার এই দশা ঘটিল? আমি রাবণের কি অপকার করিয়াছিলাম, কি কারণেই বা সে জানকীরে হরণ করিল? জানকী কি কহিলেন? ভাহার শশাত্তস্পুদর মনোহর মুখ্বানিই বা কির্প ছিল? রাবণের বল কির্প? আকার কি প্রকার? সে কি করে? এবং কোথায়ই বা বাস করিয়া থাকে?

তখন ধর্মশীল জ্ঞার রামকে অনাথবং এইর প জ্ঞাসিতে দেখিয়া অস্ফাটবাক্যে কহিলেন, বংস! দ্রাজ্যা রাবণ মারাবলে বাত্যা ও দ্বাদিন সংঘটিত করিরা আকাশপথে জানকীকে লইরা গেল। আমি বৃদ্ধে নিতাশতই পরিপ্রাশত হইরাছিলাম, ঐ সময় সে আমার পক্ষেদনপূর্বক দক্ষিণাভিম্থে প্রস্থান করিল। রাম! আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইরাছে, দ্বিট উন্দাশত হইতেছে, এবং আমি উশীর-কৃতকেশ স্বর্গ করে দর্মন করিতেছি। বংস! দ্র্ব্ প্রস্কাব বে মৃহ্তে জানকীকে হরণ করে, উহার নাম বিশ্ব। উহার প্রভাবে বস্তি খন শীল্ল অধিকারীর হস্তগত হয় এবং শত্র, বড়িশগ্রাহী মংসোর ন্যায় স্ক্রিলন্বে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু তৎকালে রাবণ ইহার কিছুই ব্রিক্তি পারে নাই। অতএব বংস! জানকীর জন্য দ্বাধিত হইও না। তুমি ব্রেশ করের করিয়া শীল্লই তাঁহারে পাইবে।



মৃতকলপ জটার্ বিমোহিত না হইরা এইরূপ কহিতেছিলেন, ইতাবসরে সহসা তাঁহার মৃখ হইতে মাংসের সহিত জনবরত শোণিত উদ্পার হইতে লাগিল। বিশ্রবার প্রে, কুবেরের দ্রাতা—কথা শেষ না হইতেই কণ্ঠরোধ হইরা আসিল। রাম কৃতাঞ্জলিপ্টে 'বল বল' এই বাকো বাস্তসমস্ত হইরা উঠিলেন। দূর্ল'ভ প্রাণ ডংক্ষণাৎ জটার্র দেহ পরিত্যাগ করিল, মস্তক ভ্তলে ল্রণ্ঠিত হইরা পড়িল, চরণ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি অঞ্চ প্রসারণপূর্বক শ্রন করিলেন।

তামলোচন পর্বতাকার জটায়্র মৃত্যু হইলে, রাম যারপরনাই দুঃখিত হইয়া, কর্ণ বাক্যে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বংস! বিনি বহুকাল এই রাক্ষসনিবাস দশ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন, আজ তিনিই দেহতাাগ করিলেন। যাঁহার বয়স বহু বংসর, যিনি সভত উৎসাহী ছিলেন, আজ তিনিই মৃতদেহে শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ! কলে একাল্ডই দুর্নিবার; আমার এই উপকারী জটায়্ম জানকীর রক্ষাবিধানার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রবলপরাক্রম রাবণ ই'হাকে বিনণ্ট করিল। এক্ষণে এই বিহণ্য কেবল আমারই জন্য বিস্তীণ গৈতৃক পক্ষিরাজ্য পরিত্যাগ্র্পক দেহপাত করিলেন। বংস! সকল জাতিতে, অধিক কি পক্ষিপ্রোণীতেও ধর্মচারী সাধ্দিগকে শ্র ও শরণাগতবংসল দেখা যায়। এক্ষণে এই জটায়্ম বিনাশে যেমন আমার ক্রেশ হইতেছে, সীতাহরণে ক্রেম্প হয় নাই। ইনি শ্রীমান রাজ্য দশর্মবেরই ন্যায় আমার মাননীর ও প্রো ক্রিই! এক্ষণে কাইভার আহরণ কর্ম, যিনি আমার ক্রম্য বিনল্ট হইলেন, আমি বর্মই আন্নি উৎপাদনপূর্যক তাঁহাকে দশ্য করিব। তাত জটায়্ম! যাজ্ঞিকের যে মৃত্যু আহিতান্দির বে গতি, অপরাক্ষ্ম্য যোন্দার যে গতি, এবং ভ্রিমদাতার ক্রেণ আহিতান্দির বে গতি, অপরাক্ষ্ম বিলন্দের তাহা আধিকার কর। এই বালরা রাম স্বজনবং জটায়্কে জ্বনত চিতায় স্থারীপাণ্ড্রেক দাহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি লক্ষ্মন্ত্রী সহিত বনপ্রবেশ করিয়া স্থলে ম্গ্রমকল সংহার-

অনতর তিনি লক্ষ্যান্ত্রি সহিত বনপ্রবেশ করিয়া স্থলে ম্গসকল সংহারপ্রেক তৃণময় আলতরণে উত্থার পিশ্ডদান করিলেন, এবং ঐ সমল্ড ম্গের মাংস
উত্থার ও তত্ত্বারা পিশ্ড প্রলত্ত করিয়া তৃণশ্যামল রমণীয় ভ্ভাগে পক্ষীদিগকে
ভোজন করাইলেন। পরে রাক্ষণেরা প্রেতোজ্পেশে বে মন্ত জপ করিয়া থাকেন,
জটায়্র নিমিত্ত সেই স্বর্গসাধন মন্ত জপ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্যণের
সহিত গোদাবরীতে স্নান করিয়া শাল্ডদৃষ্ট বিধি অন্সারে উত্থার তপণিও
করিলেন। জটায়্র অতি দৃষ্কর ও বশক্ষর কার্য করিয়া রাক্ষসহস্তে নিহত
হইয়াছিলেন, এক্ষণে থাষকলপ রাম আন্নসংস্কার করাতে অতি পবিশ্ব গতি
তথিকার করিলেন।

একোনসম্ভতিতম সর্গা। অনুনতর রাম ও লক্ষ্মণ শর শরাসন ও অসি গ্রহণপ্রেক জানকীর অন্বেষণার্থ নৈখতি দিকে যাত্রা করিলেন এবং দক্ষিণাতিম্থী হইয়া এক জনসন্তারণশূলা পথে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ স্থান তর্লতাগ্লেম আছেয়, গহন ও ঘোরদর্শন। উহারা দ্রতপদে সেই ভীষণ পথ অতিক্রম করিলেন এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমনপ্রেক দ্র্গম ক্রোণারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ অরণ্য নিবিদ্ধ মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এবং বিবিধ প্রুপ ও ম্গৃগ্রিক্সণে পরিপ্রেণ। বেধে হয় ফ্রেন, উহা হর্ধে সম্যক্ বিকসিত হইয়া আছে। উহারা তন্মধ্যে



প্রবেশ করিয়া, জানকীর অন্সংখানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার শোকে একাশ্তই দ্বল হইয়া, ইত্স্ততঃ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শুরে ঐ রৌণ্ডারণ্য হইতে প্রাস্য তিন ক্রোশ গিয়া, পথমধ্যে ভীবণ মতপাশ্রে প্রাশ্ত হইলেন। ঐ স্থানে ব্লুসকল নিবিড্ভাবে আছে, এবং হিংপ্র মৃত্তি প্রিকাণ নিরণ্ডর সন্তর্গ করিতেছে। তথায় পাডালবং গভীর অন্যক্রের্ক্তর একটি গিরিগহ্বরও দৃষ্ট হইল। উহায়া সেই গহ্বরের সামিহিছ্ন স্থেমা, অদ্রে বিকটদর্শন বিকৃতবদন এক রাক্ষ্মীকে দেখিতে পাইলেন। ইত্রের আকার দীর্ঘ উদর লম্ব্যান কেশ আল্রালত দশ্ত তীক্ষা ও ছক ক্রিল্ডই কর্কশ। উহায় দর্শন্যার ক্ষ্মীণপ্রাণ দ্বলেরা অতিমার ভীত হইলা কাকে। ঐ ঘ্লিভ নিশাচরী ভীষণ, মৃগ ভক্ষণ করিতে করিতে উহাদের সিকট্ম্থ হইল এবং অগ্রবেতী লক্ষ্মণকে, আইস, উভয়ে বিহায় করি, এই বালয়া গ্রহণ ও আলিপান করিল। কহিল, আমার নাম অয়োম,খী। তুমি আমার প্রিয়তম পতি, আমিও তোমার রয়াদিবং লাভের হইলাম। নাথ! এক্ষণে তুমি আমার সহিত চিরক্ষীবন গিরিদ্রণ ও নদীতীরে স্থে ক্রীড়া করিবে।

বীর লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং খন্সা উত্তোলনপূর্বক উহার নাসা কর্ণ ও স্তন ছেদন করিলেন। তখন ঐ ঘোরা নিশাচরী বিকৃতস্বরে চীংকার করিতে লাগিল এবং দ্রুতপদে স্বস্থানে প্লায়ন করিল।

অনশ্তর উব্যার তথা হইতে মহাসাহসে চলিলেন এবং গতিপ্রসংগ্য এক নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। তখন সভাবাদী স্পৌল লক্ষ্মণ কৃত্পেলিপ্টে তেজস্বী রামকে কহিলেন, আর্য! আমার অতিশর বাহ্সপদ্দন হইতেছে, মন যেন উদ্বিশন, এবং আমি প্রায়ই দ্বেক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে সাবধান, আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। কুলক্ষণ দ্বেট এখনই ভর সম্ভাবনা করিতেছি। কিন্তু ঐ দাব্দ বজ্লক পক্ষী ঘোরতর চীংকার করিতেছে, ইহাতেই বাধে হয়, যুদ্ধে জয়্মী আমাদেরই হইবে।

উ'হারা এইর পে সীতার অন্থেষণ করিতেছেন, ইতাবসরে একটি ভরণ্কর শব্দ উৎপত্ন হইল। ঐ শব্দে সম্দুদ্ধ বন যেন এককালে ভণ্ন ও প**্**ণ হইয়া

সেল। বাধ হইল, ফোন অরণাপ্রদেশ বার্মণ্ডলে বেণ্ডিত হইয়াছে। তখন রাম তংক্ষণাং খলা গ্রহণপূর্বক লক্ষ্মণ সমিভিব্যাহারে উহার কারণ অন্সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, সক্ষ্মথে একটা প্রকান্ড রাক্ষ্স। উহার কক্ষ বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটিমান্ত চক্ষ্ম। চক্ষের পক্ষাগ্রালিতছে এবং সমস্তই দেখিতেছে। ঐ মেঘবর্গ ক্যোশপ্রমাণ রাক্ষ্যের ন্যায় জনলিতেছে এবং সমস্তই দেখিতেছে। ঐ মেঘবর্গ ক্যোশপ্রমাণ রাক্ষ্যের দংখ্যা বিকট এবং জিহ্ম লোল, সর্বাণ্ণ তীক্ষ্ম রোমে ব্যাশ্ত এবং পূর্বতের ন্যায় উচ্চ; হস্ত এক যোজন ও অতি ভীষণ। সে মেঘবং গর্জনিপ্রেক উহা অনবরত বিক্ষেপ করিতেছে; কখন ভয়ন্তর সিংহ ভব্লুক মুগ ও পক্ষী ভক্ষণ, কখন যাল্যপিতিগণকে আকর্ষণ এবং ক্যান বা দ্রে নিক্ষেপ করিতেছে। তখন ঐ মহাবল রাক্ষ্য রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া, উহাদের পথ আবরণ করিয়া রহিল। তৎকালে উহারাও কিণ্ডিং অপস্ত হইয়া উহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনশ্তর রাক্ষস বাহ্ প্রসারণপূর্ব ক উহাদিগকে বলে পাঁড়ন করিয়া ধরিল।

ঐ দুই মহাবাঁরের হস্তে স্কৃত্ অসি ও শরাসন; উহারা বেগে আকৃষ্ট হইতে
লাগিলেন। তংকালে রাম ধৈর্যবলে কিছুমান্ত ব্যথিত হইলেন না, কিন্তু লমন্ত্রণ
অলপবয়সক ও অধার বালিয়া অতান্ত ভীত হইলেন এবং ব্যরপরনাই বিষয়
হইয়া রামকে কহিতে লাগিলেন, বার! দেখুন, অতি শ্লাক্ষসের হস্তে অতিশর্র
বিবশ হইয়া পাঁড়য়াছি, একণে আপনি আম্পুর্ক উপহারশ্বর্প অপণি করিয়া
স্বেধ পলায়ন কর্ন। বোধ হইতেছে, অপেনি অচিরাৎ জ্ঞানকীরে পাইবেন
পরে পৈতৃক রাজা গ্রহণ এবং রাজসিংহাস্কে উপবেশন করিয়া এক একবার আমায়
স্মরণ করিবেন। রাম কহিলেন, বাঁর প্রকারণ ভাঁত হইও না। তোমার সদৃশ
লোক বিপদে কদাচ অভিভৃত হন্ত্র

তখন ঐ জুর কবন্ধ উ হৃষ্টির জিজাসিল, তোমরা কে? তোমরা ধন্ব ন ও থগো তীক্ষাশ্লা ব্রেক্সায়ে দৃষ্ট হইতেছ এবং তোমাদের স্কন্ধ ব্য-স্কন্ধেরই ন্যায় উন্নত। বলা এ স্থানে কি প্রয়োজন? তোমরা এই ভীষণ প্রদেশে



আসিয়াছ এবং দৈবগত্যা আমারও চক্ষে পড়িয়াছ। আমি ক্ষুধার্ত', স্তরাং আজু আর তোমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।

রাম দ্বৃত্তি কবন্ধের এই কথা শ্রেনিয়া ভীত লক্ষ্যাপকে কহিলেন, বংস! আমরা কণ্টের পর দার্ণ কণ্ট ভোগ করিতেছি, কিন্তু এক্ষণে জ্ঞানকীকে না পাইয়াই এই আবার প্রাণসন্কটে পড়িলাম। দৈবের বল একান্ত দ্রিবার, উহার অসাধ্য কিছু নাই। দেখ, আমরাও দ্বংখে অভিভূত হইলাম। যাঁহারা অস্ক্রবিং ও বীর, য দ্ধে তাঁহারাও বালাময় সেতুর নায়ে অবসল হইয়া থাকেন। প্রবলপ্রতাপ রাম লক্ষ্যাণকে এই বালিয়া, ব্রং সাহস অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অনতর ভাত লক্ষ্মণ বিক্রম প্রকাশে কৃতসংক্ষে হইয়া, বাঁরোচিত বাক্ষেরামকে কহিতে লাগিলেন, আর্য! এই নাঁচ রাহ্মে আমাদিগকে শাঁয়ই গ্রহণ করিবে। আসন্ন, একণে আমরা বিক্রম না ক্রিয়ে অপাঘাতে ইহার দুই প্রকাশ্ড বাহ্ ছেদন করিয়া ফোল। দেখিতেছি, এই ত্রমিণ নিশাচরের বাহ্বলই বল; এ সমস্ত লোক পরাস্ত করিয়াই যেন আমাটি কি বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে অস্প্রপ্রের্গে অসমর্থা, বজ্ঞাথে স্ক্রিটি পশ্বং তাহাকে বধ করা ক্রান্তরের একান্ত গহিতি, স্ত্রাং একণে এই রাক্ষসকে এককালে নন্ট করা আমাদিগের উচিত হইতেছে না।

কবন্ধ উত্থাদের এইর ক্রিকা শ্রবণপূর্বক অত্যন্ত কূপিত হইল এবং ভবিশ আস্যা বিস্তারপূর্বক উত্থাদিগকে ভক্ষণ করিবার উপত্রম করিল। ঐ সময় দেশকালজ্ঞ রাম উহার দক্ষিণে ও লক্ষ্যণ বামে ছিলেন। উত্থারা প্রেলিকত মনে থকা ন্বারা মহাবেগে উহার দৃই হস্ত ছেদন করিলেন। কবন্ধ মেঘবং গন্ভীর রবে দিগন্ত প্থিবী ও আকাশ প্রতিধন্নিত করিয়া শোণিতলিশ্ত দেহে পতিত হইল এবং নিতান্ত দৃঃখিত হইয়া উত্থাদিগকে জিল্ঞাসিল, বার! তোমরা কে? তখন লক্ষ্যণ কহিলেন, রাক্ষ্য! ইনি ইক্ষ্যাকৃবংশীয় রাম; আমি ইত্যারই কনিষ্ঠ শ্রাতা, লক্ষ্যণ! মাতা রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত সম্পাদনপূর্বক ইত্যাকে বনবাস দিয়াছেন। তেমিবংশন এই দেবপ্রভাব, পদ্মী ও আমাকে সমাভিব্যাহারে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্দানবাস আশ্রম করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে এক রাক্ষ্য আসিয়া ইত্যার ভার্যাকে অপহরণ করিয়াছে। নিশাচর! আময়া তাঁহারই অন্বেষণপ্রসংগে এ স্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে জিল্ঞাসা করি, তুমি কে? তোমার প্রদীত মুখ বক্ষে নিহিত এবং জন্মাও ভন্ম। বল, তুমি কি জন্য কবন্ধবং শ্রমণ করিতেছ?

তথন কবন্ধ ইন্দের বাক্য সমরণ করিল এবং অতিমার প্রীত হইয়া স্বাগত প্রশনপূর্বক কহিল, বীর! আমি ভাগাবলে আব্দু তোমাদের দর্শন পাইলাম এবং ভাগাবলেই আমার আব্দু বাহ, ছিল্ল হইল। এক্ষণে আমি নিজের অবিনয়ে রূপকে যেরূপে বিকৃত করিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একসশ্ভতিভ্রম সর্গা মারাম! যেমন ইন্দ্র চনদ্র ও স্বের্র রূপ, প্রের্ব আমারও ঐর্প বিলোকপ্রসিন্ধ ও অচিন্তনীয় রূপ ছিল। কিন্তু আমি ভীম রাক্ষস মূর্তি ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বনবাসী ক্ষাবাগদকে ভয় প্রদর্শন করিতাম। একদা স্থ্লাশরা নামে এক মুনি বন্য ফলম্ল আহরণ করিতেছিলেন, তৎকালে আমি ঐ ম্তিতি গিয়া তাঁহার সেইগ্রাল কাড়িয়া লই। তন্দর্শনে তিনি অতান্ত কুপিত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন, দ্ব্তি! তোর আকার এইর্পই ঘৃণিত ও ক্র হইয়া থাক।

অনন্তর আমি অপরাধকৃত শাপের শান্তির জন্য বারংবার প্রার্থনা করিলে. মহর্ষি আমাকে এইর প কহিলেন, যখন রাম তোমার বাহু ছেদনপূর্বক নির্জ্জন বনে তোমাকে দংশ করিবেন, তখনই তুমি স্বীয় রমণীয় মূর্তি অধিকার করিবে। লক্ষ্যণ! আমি শ্রী নামক দানবের পরে, আমার নাম দন্য। এক্ষণে তোমরা আমার যে আকার নিরক্ষণ করিতেছ, ইহা সংগ্রামে ইন্দের শাপপ্রভাবে ঘটিয়ালে আমি এক সময়ে অতিশর কঠোর তপস্যা করিরাছিলাম। তদ্দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা সন্তৃত্ট হইরা আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তার্নবন্ধন আমি অত্যন্ত গবিত হইয়া উঠিলাম। মনে করিলাম, আমার ত দীর্ঘ আয়ু লাভ হইল, অতঃপর ইন্দ্র আর আমার কি করিবেন। তারি বিশ্ব ও মন্তক শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি বিশ্বর অন্যায় উরু ও মন্তক শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি বিশ্বর অন্যায় করিয়াছেন, একণে তাহার অন্যথা না হোক। তথ্যক করিমা কহিলাম, আপনি বন্ধ ন্বারা আমার উরু ও মন্তক ভাগিলাম না হোক। তথ্যক করিমা কহিলাম, আপনি বন্ধ ন্বারা আমার উরু ও মন্তক ভাগিলায় না হোক। তথ্যক করিমা কহিলাম, আপনি বন্ধ ন্বারা আমার উরু ও মন্তক ভাগিলায় দিলেন, অন্থিতির আমি অনাহারে দীর্ঘ কাল কির্পে প্রাণ ধারণ করিব।

অনন্তর ইন্দ্র আমার বিশ্বনপ্রমাণ দৃই হসত ও উদরে তীক্ষাদশন মৃথ সংযোজিত করিয়া দিলেন একশে আমি এই স্থানে প্রকাণ্ড বাহ্ স্থারা সিংহ ব্যাল্ল ও মৃগ প্রভৃতি বনচারী জীবজন্তুগণকে চতুদিক হইতে আহরণপূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তংকালে ইন্দ্র এর্পও কহিয়াছিলেন, যখন রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে তোমার বাহ্ ছেদন করিবেন, তখনই তুমি স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।

তাত! এখন আমি এই দেহে এই বনমধ্যে বাহা দেখি, তাহাই গ্রহণ করা সং বিবেচনা করিয়া থাকি। ভাবিরাছি, রাম এক সমরে অবলাই আমার হলেত আসিবেন এবং আমার এই শরীরও নত্ত করিবেন। বীর! তুমি সেই রাম, তোমার কুশল হউক। তপোধন স্থলেশিরা আমার কহিয়াছিলেন বে, রাম ব্যতীত আর কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না; বস্তুতঃ তাহাই সতা হইল। একশে তুমি আমার অপিনসংস্কার কর, আমি তোমাকে সংবৃদ্ধি দিব, এবং সহকারী মিত্তও প্রদর্শন করিব।

অনশ্তর ধর্মশীল রাম দন্র এই বাক্য শ্রবণপর্বক দ্রাতৃসমক্ষে কহিতে লাগিলেন, কবন্ধ! আমি লক্ষ্যণের সহিত জনস্থান হইতে নিম্কান্ত হইরাছিলাম, ঐ অবকাশে রাবণ অক্রেশে আমার পত্নী ষশস্বিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমি ঐ দ্রাস্থার কেবল নামটি জানি, তাল্ডিল তাহার রূপ বরস নিবাস ও প্রভাব কিছ্ই জানি না। দেখ, আমরা পরোপকারে দীক্ষিত, কিল্তু নিরাশ্রয় ও কাতর হইয়া এইর্পে পর্যটন করিতেছি, এক্ষণে তুমি আমাদিগের প্রতি যথোচিত কৃপা কর। বীর! আমরা এই স্থানে বিস্তীর্ণ গর্ত প্রস্করা, করিশ্বভেশন

শ্ব্ৰুক কাণ্ঠ আহরণপূর্বক ডোমার দক্ষ করিব। বল, কোন ব্যক্তি কোখার সীতাকে লইয়া গেল ? বদি ভূমি যথাখহি জান, তবে আমার শুভসাধন কর।

তখন বচনচতুর দন্ বক্কা রামকে কহিল, রাজকুমার! আমি জানকীকে জানি
না, আমার আর সে দিবা জান নাই। আমি দাহাতে প্র্রুপ অধিকার করিব
এবং বে তাঁহার ব্ভাল্ড বিদিত আছে, তাহাও বলিব। শাপবলে আমার জ্ঞান
নাই ইইয়াছে। আমি নিজের দেবেই এই ঘূলিত রূপ প্রাণ্ড ইইয়াছি। স্তরাং
দেহ দেখ না হইলে, কোন মহাবার্য রাক্ষ্য তোমার ভার্যাপহারী, তাহা জানিতে
পারিব না। অতএব বাবং সূর্য শ্রান্তবাহনে অল্ড না বাইতেছেন, এই অবসরে
তুমি জামার বিবরে নিক্ষেপ করিরা, বিধিপ্রেক দেখ কর। পরে বিনি সেই
রাক্ষ্যের পরিচর জানেন, আমি তাঁহার উল্লেখ করিব। রাম! তুমি তাঁহার
সহিত বন্ধ্য করিও। তিনি ন্যারপর, উপান্থত বিবরে তাঁহা হইতে অবন্ধাই
তোমার সাহাব্য হইবে। তিলোকে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তিনি একসময়
কোন কারণবশতঃ সমন্ত লোকই প্রতিন করিরাছিলেন।

বিশ্বনাতিত্ব নগা। অনন্তর পর্বতোপরি একটি সৈতে চিতা প্রস্তুত হইল।
মহাবার লক্ষ্যণ জনল্পত উল্কা ন্যারা চিতা প্রদৃতি করিয়া দিলে, উহা চতুদিকে
জনলিয়া উঠিল এবং ঐ মেদপূর্ণ করন্থের য়্তুপিণ্ডত্লা প্রকাণ্ড দেহ মৃদ্মশ্দরুপে পণ্ধ হইতে লাগিল। ইতাবসরে সৈত্বাবল কর্মণ প্রেকিতমনে সহসা
চিতা হইতে বিধ্যু বহিল ন্যায় উভিত্র ইল। উহার পরিধান নির্মাল বন্দ্র, গলে
উৎকৃষ্ট মাল্য এবং সর্বাঞ্চা দির সেল্ডকার। সে হংস্বোজিত উল্জন্ন রুপে
আরোহণপূর্বক প্রভাপ্তেল দ্বা দিক শোভিত করিল এবং অন্তরীক্ষে উথিত
হইয়া রামকে কহিতে লুক্সিল রাম! তুমি বের্পে সাতাকে প্রাণ্ড হইবে,
কহিতেছি, প্রবণ কর। জার্কিলাকে সন্ধিবিহাহ প্রভৃতি ছর্মটি মান্র কার্য সাধনের
উপার আছে; উহা আপ্রর করিয়া সকল বিষ্যেরই বিচার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি
দ্বেশ্পর, দ্বংস্থের সংস্কর্গ করা ভাহার কর্তব্য। এক্ষণে তুমি লক্ষ্যণের সহিত
দ্বেশাপম ও হান হইয়াছ, এই জন্য ভার্যাহর্ণর্শ বিপদ্ও সহিত্তেছ। স্ত্রা:
এসময় কোন বিপার লোকের সহিত বন্ধ্যু কর, তিল্ডিল আমি ভাবিয়াও ডোমার
কার্যসিন্ধির উপার দেখিতেছি না।

রাম! সাগ্রীব নামে কোন এক মহাবীর বানর আছেন। তিনি ঋকরজার ক্ষেরজ ও স্বের উরস প্রা। ইন্দুতনর বালী উহার প্রাতা। ঐ বালী রাজ্যের জন্য জোরাবিন্ট হইরা তাঁহাকে দ্রীভ্ত করিরাছেন। একণে স্থাীব পম্পার উপক্লবতী ঋষ্যম্ক পর্বতে চারিটি বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তিনি বিনীত বাশ্মমন দ্রুপ্রতিশ্ব স্বারীর ও দক্ষ। তাঁহার কান্তি অপরিচ্ছিল। একণে সেই স্থাীবই সীতার অন্বেষণে তোমার সহার ও মির হইবেন। তুমি আর শোকাকৃল হইও না। কাল একান্তই দ্রিবার; বাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব বাঁর! তুমি আজ সম্বর এ স্থান হইতে বাও। গিরা অনিন্ট পরিহারার্থ অন্ন সাক্ষী করিয়া, অবিলন্দে সেই কপান্ত্রের সহিত মিরতা কর: বানর বালিয়া তাঁহাকে অনানর করিও না। তিনি কৃতজ্ঞ কামর্পী ও সহায়াথী। তোমা হইতে তাঁহার সাহাষ্য হইবে; না হইলেও তিনি তোমার কার্যে উদাসীন থাকিবন না। বালীর সহিত স্থাীবের বিলক্ষণ শর্ভা। তিনি উহারই ভরে দ্বিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীত হইরা পশ্পাতটে পর্যটন করিতেছেন।

রাম! একণে তুমি গিরা অণ্নিসমকে অন্ত স্থাপনপর্বক শীল্প সত্যবন্ধনে সেই বন্চরের সহিত সিত্ততা কর। তিনি বহুদর্শনবলে রাক্ষ্সম্থান সমস্তই আতে আছেন। তিলাকে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। ব্যবং সূর্ব উত্তাপ নাম করেন, ততদ্বে পর্বন্ধ তিনি বানরগণের সহিত নদী পর্বত গিরিদ্র্য ও গহরের সীতার অনুসন্ধান করিবেন। সীতা তোমার বিরহে রাবণের গ্রেহ অত্যতই শোকাকুল ইইয়া আছেল, তিনি তাঁহার অনুবন্ধ করিবেন এবং এই উপদক্ষে বৃহৎ বানরগণ্ডেও চ্ছুদিন্তিক পাঠাইবেন। জানকী স্কুমের্শিখরে বা পাতালতলেই থাকুন, ঐ কপ্নিবর রাক্ষ্য বিনাশ করিয়া তাঁহাকে প্নব্যার তোমার হুস্তে সমপ্র করিবেন।

বিসম্ভাতিতম সর্গা। কবন্ধ রামকে সাতার অন্বেষণোপার নির্দেশপূর্বক কহিতে লাগিল, রাম ! বধার জম্ব্যু, প্রিয়াল, পনস, বট, তিন্দ্যক, অধ্বস্থ, কণিকার ও আয়ু প্রভৃতি প্রুপশোভিত মনোহর বৃক্ষ পশ্চিম দ্বিক আশ্রয় করিয়া আছে, সেই স্থানে বাইবার এই এক উৎকৃত পথ। ঐ হাই ধব, নাগকেশর, তিলক, নভ্তমাল, নাল অশোক, কদশ্ব, কুস্মিত কর্তির, অণিনম্খ্য, রভচন্দন ও মন্দার বৃক্ষ রহিয়াছে। তোমরা ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা বেগে উহাদের শাখা ভ্রিতে আনত করিয়া অম্তত্লা কি ভক্ষণপূর্বক ঘাইও। পরে ঐ বন অতিক্রম করিয়া নন্দনসদৃশ অন্য বৃন্ধে করিও। বেমন কুবেরোদ্যান চৈত্রথে তদুপ ঐ বনে ঋতুসকল সর্ব কাল বিশ্বজ্ঞ করিতেছে। ব্ক্সমাই মেখ ও পর্বতের ন্যার ঘনীভাত, শাখা-প্রশাখায় শাভিত এবং ফলভরে সততই অবনত। লক্ষ্মণ ঐ সমসত ব্কে আরোহণ বি উহাদের শাখা ভ্রিতে আনত করিয়া তোমায় অম্তাম্বাদ ফল প্রদান ইরিবেন। তোমরা এইর্পে পর্বত হইতে পর্বত বন হইতে বন পর্যটনপূর্বক পশ্পা নদীতে উপস্থিত হইবে। ঐ নদী কর্করেশনো, বাল,কাকীর্ণ, অপিচ্ছিল ও শৈবলবিহীন। উহার সোপানগালৈ সমান, উহাতে রক্ত ও দেবত পদ্মসকল শোভা পাইতেছে, এবং হংস, মণ্ড ক, ক্রোণ্ড ও কুররগণ মধ্যুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। ঐ সকল বিহুপ্প, বধ কাহাকে বলে জানে না এবং মন,ষ্য দেখিলেও ভীত হয় না। তোমরা গিয়া, পম্পানিবাসী ঘ্তপি ডাকার স্থাল পক্ষিগণকে ভক্ষণ করিবে। ঐ সরোবরে কণ্টকাকীর্ণ পূচ্ট ও উৎকৃষ্ট রোহিত এবং চক্রতুন্ড মৎস্য আছে। তোমার ভক্ত লক্ষ্মণ শরাঘাতে সেইগুল সংহার করিবেন এবং ত্বক ও পক্ষ ছেদনপূর্বক শ্লাপক করিয়া তোমায় আনিয়া দিবেন। পম্পার জল ম্ফটিকবং স্বচ্ছ পদ্মগন্ধি নির্মাল সূখসেব্য শীতল ও পধা; তুমি মংস্য ভক্ষণ করিলে লক্ষ্মণ পানার্থ পক্ষদলে সেই জল আনয়ন क्रियन। धे म्थान शिविशर्वतभाती वनठाती वृद्ध वृद्ध वतार कललाएड উপস্থিত হয় এবং পিপাসা শান্তি করিয়া, ব্রের ন্যায় চীংকার করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ সায়াহে বিচরণকালে ভোমার তৎসমূদ্য প্রদর্শন করিবেন। রাম! তুমি প্রুপপূর্ণ কৃষ্ণ ও পম্পার নিমলি জল দেখিয়া নিশ্চয়ই বীতশােক ইইবে। ঐ স্থানে তিলক ও ন্তুমাল বৃক্ষ কুস্মিত এবং শ্বেত ও রক্ত পদ্ম বিকসিত রহিয়াছে। ঐ পড়প গ্রহণ করে তথায় এমন কেহ নাই এবং উহা কখন স্লান বা শীর্ণ ও হয় না। ঐ বনে মতংগশিষ্যগণের বাসম্থান ছিল। তাঁহারা গ্রের জন্য

প্রতিনিয়ত বন্য ফলম্ল আহরণ করিতেন। তৎকালে বহনপ্রমে তাঁহাদের দেহ হইতে যে অঞ্জপ্র দর্মবিন্দ্র ভূতেলে পড়িত, উত্থাদের তপোবলে তাহাই পর্কপর্পে উৎপল্ল হইয়াছে। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল, তাঁহারা লোকান্তরে গিয়াছেন, কিন্তু আজিও তথায় শবরী নামে একটি তাপসী বাস করিতেছেন। ঐ ধর্মপরারণা চিরন্ধীবিনী উত্থাদের পরিচারিকা ছিলেন। তুমি সকলের প্রেড্ডা ও দেবপ্রভাব, অতঃপর শবরী তোমায় দর্শন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন।

রাম! তুমি ঐ পশ্পা নদীর পশ্চিম তার ধরিয়া, মহর্ষি মতগের তপোবন পাইবে। উহা আঁত রমণীয় ও অনিব'চনীয়। মহর্ষির প্রভাবে মাতগেরা তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। যে বনে ঐ আশ্রম, এক্ষণে তাহা মতগেবন বলিয়াই প্রসিন্ধ। তুমি সেই দেবারণাসদৃশ পক্ষিসমাকীর্ণ বনে গিয়া অতাশ্তই স্পুর্ণী হইবে। ঐ পশ্পার অদ্রে ঋষাম্ক পর্বত। তথায় নানা প্রকার প্রভিপত বৃক্ষ আছে। গিশ্ব সপ্রে সমাকীর্ণ বলিয়া উহাতে কেহ আরোহণ করিতে পারে না। প্রেকালে ব্রমা ঐ পর্বত নির্মাণ করেন। উহার দানগান্ধ আঁত চমংকার। কেহ উহার শিখরে শয়ান থাকিয়া স্বান্ধোগে যত ধন পায়, জাগ্রাদ্বশ্বার তত্যা্ল অধিকার করিয়া থাকে। যদি কোন দ্রাচার উহাতে আরোহণ করে, সে নির্মাত হইলে রাক্ষলেরা সেই শ্রানেই তাহাকে লইয়া প্রহার করিয়া থাকে। মতপ্রিমার বে-সকল শিশ্বহশতী পশ্পাম বিহার করে, তাহাদের তুম্বল কলরব ঐ প্রেটার সিল হইয়া, দলে দলে ও প্রতন্ম স্বাত্নার দাহিবাকার মাতঞ্গ রন্তবর্ণ মধ্যারার সিল হইয়া, দলে দলে ও প্রতন্ম স্বাত্নার করিয়া অরণ্য প্রবিন্ধ স্বাত্নি স্বাহ্নার করে বামালীয় সালল পান করিয়া অরণ্য প্রবিন্ধ স্ক্রতিছে। ঐ স্থানে ভল্লক, ব্যান্থ এবং নালকান্তপ্রভ শান্তস্বভাব অচপল র্যান্থি আছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া শোকশ্বাহ্রা হবন। সেই পর্বতে গিলাজক কিবলৈ এক গ্রান্ধ র্যান্ধ দেখিয়া শোকশ্বাহ্রা হবন দেখিতে পাইবে। স্থান করে থবং উর্মান্ধ কমনীয় একটি হদ দেখিতে পাইবে। স্থান করে শাতল এবং উর্মার তারদেশে ব্ক্ষককল ফলপ্রেণ শোভিত হইতেছে। রামা! ধর্মাণাল স্কুত্রীব বানরগণের সহিত ঐ গ্রহামধ্যে বাস করেন এবং কথন কথন লৈকান্থেও অরন্ধিতি করিয়া থাকেন।

স্থাপ্রভ মাল্যধারী কবন্ধ উ'হাদিগকে এইর্প কহিয়া গগনতলে শোভা পাইতে লাগিল। তথন রাম ও লক্ষাণ গমনের উপক্রম করিয়া উহাকে কহিলেন, তুমি দিব্য লোকে প্রশ্থান কর। মহাভাগ ক্বন্ধও কহিল, তোমরাও তবে স্বকার্যসাধনোশেশে বাও।

চতুঃলশ্চতিতম লগা। তথন রাম ও লক্ষ্মণ স্ত্রীব দশনিথে ক্বন্ধনিদিণ্ট পথ আল্রয় করিলেন এবং পর্বতোপরি স্বাদ্ফলপূর্ণ ব্ক্সকল দেখিতে দেখিতে পশ্পার অভিমাথে পশ্চিমাস্য হইয়া ধাইতে লাগিলেন। দিবা অবসান হইয়া আসিল। উহারা পর্বতপূর্ণে রায়ি বাপন করিলেন এবং প্রাতে পশ্পার পশ্চিম তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাপসী শ্বরীর আল্রম, বহু ব্কে পরিব্ত ও রমণীয়। উহারা তাহা নিরীক্ষণপূর্বক শ্বরীর নিকট্পা হইলেন। তথান ঐ সিন্ধা উহাদিগকে দেখিবামার তংক্ষাং কৃতাঞ্জালপুটে গারোখান করিলেন এবং উহাদিগকে প্রথম করিয়া বিধানান্সারে পাদ্য ও আচমনীয় দিলেন।

অনশ্তর রাম ঐ ধর্মচারিশীকে কহিলেন, অরি চার,ভারিণি ! তুমি ত তপোবিঘু! দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



জয় করিয়াছ? তপস্যা ত বিধিত হইতেছে? ক্রোধ ত বশীভূত করিয়াছ? আহার-সংবম কির্প? মনের স্থ কি প্রকার? নিয়ম ত পালিত হইয়া থাকে এবং গ্রেন্সেবাও ত সফল হইয়াছে?

তখন সিম্প্রসমত বৃষ্ধা শবরী সম্মুখনি হইরা কহিলেন, রাম! অদ্য তোমায় দেখিয়াই আমার তপদ্যা সফল, জন্ম দার্থক এবং গুরুদেবাও ফলবতী হইল। অদ্য তোমার প্রেলা করিরা আমার ন্বর্গ হইবে। তুমি বখন সোম্য দ্ভিত আমায় পবিত্র করিলে, তখন আমি তোমার কৃপার অক্ষর লোক লাভ করিব। আমি বে-সকল তাপসের পরিচারণা করিতাম, তুমি চিত্রক্টে উপন্থিত হইবামাত্র তাঁহারা এই আশ্রমপদ হইতে দিব্য বিমানে ন্বর্থে আরোহণ করিয়াছেন। ঐ ধার্মিকেরা প্রন্থানকালে আমারে কহিয়াছিলেন রাম তোমার এই প্র্ণাশ্রমে আসিবেন। তুমি তাঁহাকে ও লক্ষ্মণকে ব্যুক্তি ইইবে। রাম! অমি ম্নিনগণের এই ক্থা শ্রনিয়া তোমার জন্য পদ্পাত্তির কহিতে বন্য কলম্ল আহরণ করিয়াছি।

তখন ধর্মশীল রাম তিকালকা শিবরীকে কহিলেন, তাপসি! আমি দন্র মুখে তাপসগণের মাহান্য শুনির্দেছ। একণে যদি তোমার মত হর, তবে স্বচক্ষে তাহা দেখিবারও ইচ্ছা বার্

অন্তর শবরী কহিলেন, রাম! এই দেখ ম্গাপক্ষিপ্র নিবিড় মেখাকার মতলাবন। এই স্থানে শ্ব্পান্ত মহার্ষণাল মন্তোচারণপ্রক অনুলাত অনলে পবিত্র দেহপঞ্জর আহৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রত্যক স্থলা নাদনা বেদি; ইহাতে সেই সমস্ত প্রদার গ্রেন্দের শ্রমকল্পিত করে প্রেপাপহার প্রদান করিতেন। দেখ, তাহাদের তপোবলে আজিও এই অতৃলপ্রতা বেদি শ্রী সোল্বের্চ চতুদিক শোভিত করিতেছে। তাহারা উপবাসক্ষনিত আলস্যো প্র্যান করিতে পারিতেন না, ঐ দেখ, এই নিমিত্ত সম্ভ সমৃত্র স্মৃতিমাত্র এই স্থানে আসিয়াছেন। তাহারা সনানাতে বত্বলসকল বৃক্ষে রাখিতেন, আজিও সেগালি শ্বন্ধ হইতেছে না। উহারা পদ্মাদি প্রত্থ স্বারা দেবপ্রা করিরাছিলেন, এখনও সে-সকল জ্বান হর নাই। রাম! এই ত তৃমি সমস্ত বনই দেখিলে, যাহা শ্বনিবার তাহাও শ্বনিলে, একণে আজ্ঞা কর, আমি দেহ ত্যাগ করিব। যাহাদের এই আশ্রম, আমি যাহাদের পরিচর্ষা করিবতাম, একণে তাহাদিগেরই সিলিহিত হইব।

রাম শবরীর এই ধর্মসঞ্গত কথা শ্রিনয়া, ব্যরপরনাই সম্ভূষ্ট হইলেন, কহিলেন, আশ্চর্য!—ভদ্রে! তুমি আমাকে সম্রিচত প্র্জা করিয়াছ, একণে যথায় ইচ্ছা সূথে প্রস্থান কর।

তথন চীরচর্মধারিশী জটিলা শবরী রামের অন্জ্ঞাক্তমে অন্দিকুণ্ডে দেহ আহ্তি প্রদান করিলেন। উহার জ্যোতি প্রদৌশ্ত হৃতাশনের ন্যার উচ্জবল হইয়া উঠিল। উহার সর্বাক্তো দিব্য অলম্কার, দিব্য মাল্য ও দিব্য গান্ধ; তিনি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ উৎকৃষ্ট বসনে বারপরনাই প্রিয়দর্শন হইলেন এবং বিদ্যুতের ন্যায় ঐ স্থান আলোকিত করিতে লাগিলেন। পরে বথার প্রুণ্যশীল মহার্বরা বিহার করিতেছেন, তিনি সমাধিবলে সেই পবিষ্য লোকে গমন করিলেন।

পশ্বসাধাতিত সাধাতিত পাণিলের তথাবলৈ স্বর্গারোহণ করিলে, রাম মহবিশিশের প্রভাব চিন্তা করিছে লাগিলের, এবং ছিডকারী ভারপ্রবর্গ লক্ষ্যুপতে কছিলের, বংলা! এই আগ্রন্থে বহুসংখ্য বিশ্বসত ছাল ও ব্যাপ্ত আছে, নানা প্রকার পক্ষী কোলাহল করিতেছে, এবং যিবিধ অভ্যুত পদার্থত রহিয়াছে। আমি স্বচক্ষেইহা দেখিলাম, সম্তসম্ভূতীর্থে স্নান এবং বিধানান্সারে পিতৃগণের তপ্পত করিলাম। একণে আমার অখ্ত নন্ট হইয়া গেল, এবং তারিবন্ধন মনও প্রাতি হইল। অতঃপর আইস, আমরা প্রিয়দর্শনা পন্পাতে যাই। পন্পার অদ্রে খধ্যম্ক পর্বত। তথার স্বতনর স্থাবি বালার ভরে চারিটি বানরের সহিত বাস করিয়া আছেন। জানকরি অন্সন্ধান তাঁহারই আরত। চল, একণে শীল্প যাই, গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য ! আমারও মন পশ্পাদশ্বি একানত উৎস,ক হইয়াছে। চল্মন, আমরা অবিলন্দেই এ স্থান হইতে যানু ক্রিয়।

অন্তর রাম লক্ষ্যণের সহিত ঐ আর্থ ইইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন এবং যে স্থানে অত্যুক্ত প্রন্থিত বক্ষসকল বাহ্মাছে, কোর্যণি, অর্জ্ন, শতপত্র ও কীচক প্রভৃতি পক্ষিসকল কোলাহল কারতেছে, সেই বিস্তাণি বন ও বিবিধ সরোবর দেখিতে দেখিতে দ্রপ্রথান্ত পশ্পার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মতগাসর উহারই একটি প্রস্থানিশেষ, উহারা তথার উপস্থিত হইয়া পশ্পান্দর্শন করিলেন। ঐ নদী অতিয়ের রমণীয়, উহার স্থাটিকবং স্বচ্ছ সলিলে কমলনল বিক্সিত রহিয়ছে। সম্প্রি কোমল বাল্কেগা, মংস্য-কছপেরা নিবিড্ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থান কহ্মারে তান্ত্রবর্গ, কোন স্থান ক্ষ্মারে লাভ্রবর্গ, কোন স্থান ক্ষ্মারে লাভ্রবর্গ গাজাসতরণ কলবলের নাার দৃষ্ট হইতেছে। উহার তীরে তিলক, অশোক, পায়াগ, বকুল ও উম্পালক; কোথাও স্বরমা উপবন, কোথাও লভাসকল সহচরী স্থার নাার বৃক্ষকে আলিগান করিতেছে, কোন স্থান ময়্বররে প্রতিধর্ননত হইতেছে, কোথাও কিয়র, উরগ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসেরা বিচরণ করিতেছে এবং কোথাও বা কুস্মিত আন্তরন। রাম ঐ পশ্পা নদী দর্শন করিয়া সীতাবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই পশ্পা নদী ভিলক, বীজপ্রক, বট, লোধা, কুস্ম্মিত করবীর, পায়াগ, মালতী, কুন্দ, বঞ্জল, অশোক, সম্ভপ্রণ কেতক ও অতিমান্ত প্রভৃতি কক্ষ ও লতাসমূহে অলম্কৃত প্রমদার নাায় শোভিত হইতেছে। কবন্ধ যাহা নির্দেশ করিয়া দিরাছে, ইহারই তীরে সেই ধাতুরঞ্জিত অধ্যমন পর্বত। মহাবা বন্ধণ ত্রিই ভাহার নিকট গমন কর।

রমে লক্ষ্মণকে এই বলিয়া পানবার কহিলেন, হা! জানি না জানকী আমার বিরহে কিরপে জীবিত থাকিবেন!

কামার্ত রাম সীভাসংক্রান্তমনে লক্ষ্মণকে এই বলিয়া শোক করিতে করিতে রমণীয় পশ্পা দশনি করিতে লাগিলেন।

## কিন্ধিন্ধাকাণ্ড

প্রথম সর্গা ম রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই মংস্যসংকুল পদ্মপূর্ণ পদ্পায় গিয়া ব্যাকুল মনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ নদীতে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার মনে হর্ষ জন্মিল এবং ইন্দ্রিয়বিকারও সম্পৃত্থিত হইল। তিান অনজ্যের বশবতী इट्रेशा लक्क्यांगरक किंदलन, वरम! এই अम्भात छल देवप्रधित नाम निर्माल, <mark>ইহাতে পদ্মদল প্রস্ফ</mark>ূটিত হইয়াছে। ইহার তীরুম্ব বন অত্যশ্ত রমণীয়; এই বনে বৃক্ষগ্রিল শাখাসমূহে সশ্ভা পর্বতবং শোভা পাইতেছে। ইহা সপ্ প্রভাতি হিংস্ত জন্তুতে পূর্ণ এবং মৃগ ও পক্ষিগণে আকীর্ণ। যদিও আমি সীতাহরণে ও ভরতের দঃখন্সরণে লোকাকুল রহিয়াছি, তথাচ এই শৃভদর্শন। পদ্পা আমার অত্যন্তই স্কুলর বোধ হইতেছে। ঐ দেখ নীলপীতবর্ণ তৃণময় স্থান কি স্পৃন্য, ব্কের বিবিধ পঞ্প পতিত হওয়াতে উহা যেন চিত্র কম্বলে আম্ডীর্ণ রহিয়াছে। ইতদ্ততঃ পর্ণপদ্তবক-শোভিত লতা, ঐগর্থাল গিয়া পর্ণপভার-পূর্ণ ব্যক্ষের অগ্র শাখা আলিখ্যন করিতেছে। বংস! এক্ষণে কামোন্দীপক বসন্ত **উপস্থিত, সংখ্যপর্যা বায়, বহিতেছে; প্যুম্প প্রস্ফুর্রিড হইতেছে এবং সর্বচ্ছ** সংগন্ধ। ঐ দেখ, মেঘ বের্প জল বর্ষণ করে, সেইজের এই প্রতিপত বন প্রথ বর্ষণ করিতেছে। ব্রুক্সকল বায়,বেগে কম্পিত তর্মাতে স্রম্য শিলাতল প্রেপ সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনেক প্রথপ পড়িয়াছে, অনেক প্রথপ পড়িতেছে, এবং অনেক পত্প বৃক্তে রহিয়াছে, সত্তরাং সুক্তিবায় বেন প্তপগ্লিকে লইয়া জীড়া আরম্ভ করিয়াছে। শাখাসকল বিক্সির্ছ প্রস্কৃত্য সমাছেয়, বায়্ তৎসম্পর কম্পিত করত বহিতেছে এবং প্রমরগণ প্রস্কৃত্য স্বরে উহার অন্সরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহা গিরিগ্রেহা হইকে সম্ভীর রবে নিজ্ঞান্ত হইতেছে, বোধ হয়্ যেন ন্বয়ং সংগাঁত করিতেছে বিজ মদমত্ত কোকিলের কণ্ঠন্বর দ্বারা বৃক্ষগ্রালকে নৃত্য শিখাইতেছে। উহা क्रिन्मगीতল সূখস্পর্শ স্থান্ধি ও প্রান্তিহারক। উহার বেশে বৃক্ষসকল নীত হইয়া শাখাসংযোগে যেন পরস্পর গ্রাথত হইয়া যাইতেছে। বন মধ্যাধ্যে স্বাসিত, উহাতে জমরগণ ঝঞ্কার করিতেছে। শিখরোপরি রমণীয় বৃক্তে প**ুর্ণোবকাস নিবন্ধন পর্বত যেন শিরোভ্**ষণ বহিতেছে। কণিকারসকল প্রতিপত হইয়াছে এবং স্বর্ণাল কারয়ত্ত পীতাম্বরধারী মন্যের ন্যায় অপ্রে 🖺 ধারণ করিয়াছে। বংস! আমি জানকীবিহুনি, এক্ষণে বসন্ত আমার শোক উদ্দীপন এবং অনপাও যারপরনাই সম্ভশ্ত করিতেছেন। ঐ শ্বন, ক্যোকিল হর্যভরে কুহ,রব করিয়া যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমি কামার্ড, ঐ সূরমা প্রস্লবণে দাত্যহ পক্ষী মধ্যুর ধর্নন করিয়া **আমাকে শোকাকুল করি**য়া তুলিতেছে। হাা প্রে জানকী আশ্রমসধ্যে ইহারই সংগীত শুনিয়া প্রেকিতমনে আমাকে আহ্বানপূর্বক কতই হর্ষ প্রকাশ করিতেন।

ঐ দেখ, কাননমধ্যে পক্ষিসকল বিভিন্ন স্বরে কোলাহল করিয়া চারিদিক হইতে বৃক্ষে গিয়া বসিতেছে। এই পম্পাতীরে বিহগমিথনে স্ব-স্ব জাতিতে সামিবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া, দলে দলে ভ্রুগবং মধ্রে শব্দ করিয়া সঞ্জব করিতেছে। এই সমস্ত বৃক্ষ দাত্যুহের রতিজন্য রবে এবং প্ংস্কোকিলের বিরাবে যেন স্বারং শব্দ করিয়া আমার চিত্ত বিকৃত করিয়া দিতেছে। বংস! এক্ষণে এই বসন্তর্প অনল আমায় দশ্য করিতে লাগিল। অশোকস্তবক উহার অধ্যার, ভ্রুগরব শব্দ এবং পল্লবই আরক্ত শিখা। লক্ষ্মণ! আমি সেই স্ক্ষ্মপক্ষ্মযুত্তনারনা স্কেশী মৃদ্ভাষিণী সীতাকে আর দেখিতেছি না, এক্ষণে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এই বসন্ত সাঁতার অভ্যন্ত প্রীতিকর। তাঁহার কামপীড়ার্জানত কালবশাং বিধিত শোকানল বোধ হয় শীয়ই আমাকে দশ্য ক্রিবে। বংস! জানকীর আর দশনে নাই, স্নেরর বৃক্ষসকল চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছি, স্ত্রোং এ সময় কাম অভ্যন্তই প্রবল হইবে। অদৃশ্যা সীতা ও স্বেদনাশক দৃষ্ট বসন্ত, উভয়ই আমার শোক প্রদীশ্ত করিয়া তুলিল। আমি জানকীর শোক ও চিন্তায় নিপাঁড়িত হইতেছি, এক্ষণে আবার এই নিন্ঠার বাসন্তী বায়ত্ত আমাকে পরিত্রণত করিল।

লক্ষ্মণ! এই সমস্ত উদ্মন্ত ময়্র ময়্রী সহিত স্ফাটিক গবাক্ষতুলা পবন-ক্ষিপত পক্ষ বিস্তারপ্র্বক ইতস্ততঃ নৃত্য আরশ্ভ করিয়ছে। আমি কামার্ত, ইহাদিগকে দেখিয়া, আরও আমার চিত্তবিকার উপস্থিত হইতেছে। ঐ দেখ, ময়্রী য়য়্রকে গিরিশিখরে নৃত্য করিতে দেখিয়া মদমধাবেগে সংগ্য মানোচিতেছে। ময়্রও স্রাচির পক্ষ প্রাবৃত ক্রিটা কেকারবে পরিহাস করতই মেন অনন্যমনে উহার নিকট য়াইতেছে। বংসে বোধ হয়, এই ময়্রের বনে রাক্ষস আমার জানকীরে হরণ করিয়া অক্রি মাই, তব্দনাই ইহারা স্রম্য কাননে নৃত্য করিতেছে। বাহাই হউক, এক্ষ্মি লাতা বাতীত বাস করা আমার অত্যতত স্ক্রিন। দেখ পক্ষিজাতিতেও ফ্রিমা দৃষ্ট হয়। ঐ য়য়্রী কামবেশে ময়্রের অন্সরণ করিতেছে। বাদ বিশ্বিলোচনা জানকীরে কেই অপহরণ না করিত, তাহা হইলে তিনিও অনুষ্ঠি বাস্বিতিনী হইতেন।

লক্ষ্মণ! এই বসন্ত ইলি বনকুস্ম আমার পক্ষে নিতান্ত নিভফল হইল। ব্বেদ্র যে-সকল প্রুপ অত্যন্তই স্কুদর, ঐ দেখ, সেগ্রিল ভ্রমরগণের সহিত নিরথকি ভ্তলে পড়িতেছে। আমার কামোন্দীপক বিহণ্গেরা দলকন্ধ হইয়া হ্লুমনে পরস্পরকে আহ্মানপ্রকিই খেন মধ্র রবে কোলাহল করিতেছে। যে স্থানে পরক্যা জানকী আছেন, বসন্ত যদি তথার প্রাদ্ভ্তি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও আমার নাায় শোক করিতে হইবে। যদিও তথায় বসন্তের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাব কিছুমার না থাকে, তথাচ জানকী আমার বিরহে কিরুপে জীবিত থাকিবেন। অথবা ব্রিলাম, বসনত সে স্থানও অধিকার করিরাছেন, কিন্তু শর্ম যথন জানকীকে নিপাঁড়িত করিতেছে, তখন তিনি আর উ'হার কি করিবেন। আমার প্রিরতমা জানকী শ্যামা, পদ্মপলাশলোচনা ও মৃদ্রভাষিণী, তিনি এই বসন্তকালে নিশ্চরই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে বে, সেই সাধনী আমার বিরহে প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবেন না। বলিতে কি, আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথাপতিই অনুবন্ধ ছিলাম।

লক্ষ্যণ! আমি কেবলই জানকীরে চিন্তা করিতেছি, এখন এই কৃত্যুমস্বাসিত শতিল বায় আমার ধেন অগ্নিবং বোধ হইতেছে। পূর্বে আমি
জানকী সমাভিব্যাহারে ধে বায়ুকে স্থকর বোধ করিতাম, এই বিরহদশার তাহা
অতিশয় ক্লেশকর হইতেছে। পূর্বে ঐ পক্ষী আকাশে উখিত হইয়া মধ্র রবে
বিরাব করিত, কিন্তু এক্ষণে ব্লেগপরি উপবেশনপূর্ব ক হ্ন্টমনে ক্জন করিতেছে।
স্তুরাং এক সময় ইহা হইতে সীতাবিরোগ বাস্ত হইয়াছল, এখন আবার
ইহারই শ্বারা সীতাসংযোগ প্রকাশিত হইতেছে। লক্ষ্যণ! ঐ দেখ, প্রশিপত
ব্লে বিহণগগণ কোলাহল করিয়া সকলকে প্রেকিত করিতেছে। এই তিলকমঞ্জরী পবনে চালিত হইয়া, মদ্রশলিতগতি নারীর বাল শোভিত রহিয়াছে, এবং
প্রমরেরা উহার নিকট সহসা ধাবমান হইতেছে। ঐ বাল আমাকে তর্জন করিতেছে।

নালানা নিবলৈ চালাভ হংলা, নাল্লাভালাভ লালাগে বিলালাভাল রাহ্মাছে, এবং

স্থানি চালাভাভ হংলা, নাল্লাভালাভাল লালাগে কানালাভাল রাহ্মাছে, এবং

শোকবর্ধনা, উহা বায়াভারে আলোড়িত স্তবক্ষা হৈ বেন আমাকে ভর্জন করিতেছে।

বংস! ঐ মাকুলিত আয়া, উহা ক্রিনাগোলাভিত কামার্ত অপানার ন্যার

দ্বুট হইতেছে। ঐ দেখা, রমণীয় অবুরো কিন্তরগণ ইতস্ভতঃ বিচরণ করিতেছেন।

এই স্বচ্ছসলিলা পস্পা, ইহাছে চক্রবাক ও হংসেরা বিচরণ করিতেছেন।

এই স্বচ্ছসলিলা পস্পা, ইহাছে চক্রবাক ও হংসেরা বিচরণ করিতেছে,

মাণ ও হস্তিসকল পিপালাজ হইয়া আসিয়াছে, সাগন্ধি রক্তবর্ণ পদ্ম

প্রস্কাতিত হইয়া তর্ণ কর্মবং শোভিত হইতেছে এবং ইহা স্লমর্নাক্ষিত
পরাণে পর্ণ রহিয়াছে। পদ্পার শোভা অতি চমংকার এবং ইহার তরিক্থ

বন্মধ্যে কোন কোন স্থান একান্ডই রমণীয়া ঐ দেখা, ইহার নির্মাল জলে

পদ্মসকল প্রনাঘাতজনিত তর্গাবেগে বারংবার আহত হইতেছে।

লক্ষ্মণ ! আমি সেই পদ্মচক্ষ্ম পদ্মপ্রিয় জ্ঞানকীরে না দেখিয়া আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। অনপ্যের কি কুটিলতা, একণে আমার জ্ঞানকী নাই, তাঁহাকে বে শীঘ্র পাইব, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না, এ সময় অনপ্যেরই প্রভাবে সেই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্রভাষিণী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছেন। যদি এই বৃক্ষশোভী বসকত আমাকে অধিকতর নিপাঁড়িত না করিত, তাহা হইলে আমি উপস্থিত কামবিকার অনায়াসে সংবরণ করিতে পারিতাম। বংস! সংযোগাকপার বেগালি চক্ষেরমণীর ছিল, বিরহে সেইগালিই কদর্য বোধ হইতেছে। এই সকল পদ্মপর সীতার নেরকোষসদৃশ এবং পদ্মপরাগবাহী বৃক্ষাশ্তর-নিঃসৃত মনোহর বায় সীতারই নিঃশ্বাসান্রশৃপ সন্দেহ নাই।

লক্ষ্যণ! এই পদপার দক্ষিণ তটে গিরিলিখরোগাঁর কণি করে বৃক্ষ বিকসিত হইয়া অপর্ব শোভা ধারণ করিয়ছে। ঐ পর্বতে বিশ্তর ধাতু আছে, এক্ষণে উহা বায় বেগে বিঘট্তি হইয়া উন্তান হইতেছে। ঐ সকল পার্বতা সমতল দ্ধান প্রশ্না প্রশিত রমণীয় কিংশাক বৃক্ষে মেন প্রদীশত হইয়া রহিয়াছে। এই দেখ, মালতী, মালকা, পদম, করবীর প্রভাতি মধ্গান্ধী বৃক্ষসকল জান্ময়াছে এবং পদপারই জলসেকে বির্ধাত হইতেছে। ঐ কেতকী, সিন্ধারার ও কুস্মিত বাসন্তী, ঐ মার্তালগা, পূর্ণ ও কুন্দগাল্ম; এই নম্ভমাল, মধ্যক, স্থলবেতস ও বকুল, ঐ চান্পক ও পাজিগত নাগা; ঐ পদমক ও নীল অশোক; ঐ গিরিস্টের্ট সিংহকেশর্রাপঞ্জর লোগ্র; ঐ অঞ্কাল, কুরন্ট, চ্রাক্ত ও পারিভদ্রক; এই চ্তে, পাটল ও কোবিদার; ঐ মান্টকৃন্দ, অর্জান, উন্দালকা জনারীয়, শিংশালা ও ধব; ঐ শালমলী, কিংশাক, রম্ভ কুরবক, তিনিলা, চক্তি ও সান্দন; এই হিল্ডাল ও তিলক। লক্ষ্যণ! এই সকল মনোহর ব্যক্ষিত্র রমণীর ন্যার ইহাদিগকে আলিপান ক্রিতেছে।

বংস ! এক্ষণে বায়, বিবিশ্ব বিসাহবাদনে প্রেকিত হইয়াই বেন ব্ক হইতে ব্লে পর্বত হইতে পর্বতে কন হইতে বনে প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, কোন ব্লে মধ্যান্ধী প্রুপ স্থিতিরে, কোন বৃক্ষ বা ম্কুলের শ্যামরাগে শোভিত হইতেছে। মধ্<sub>ন</sub>ক্ত্ব ভ্রমরেরা এইটি মধ্<sub>ন</sub>র এইটি স<sub>ং</sub>স্বাদ এবং ইহা বি**লক্ষ**ণ প্রস্ফাটিত, এই বলিয়া প্রদেপ লীন হইতেছে এবং তংক্ষণাৎ ভাহা হইতে উখিত হইয়া আবার অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে। ঐ ভূমি যদুচ্ছাক্রমে নিপতিত কুস্ম-সমূহ দ্বারা যেন আস্তরণে আস্তীর্ণ হইরাছে। শৈলাশখরে নীল পীত পূর্ণ পতিত হইয়া নানা বর্ণের শ্যা। প্রস্তৃত করিয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তে কি পূর্বপই জন্মিতেছে। বৃক্ষসকল যেন পরস্পর স্পর্যা করিয়া প্রব্পে প্রসব করিতেছে। শাথাসমূহ প্রপদ্তবকে শোভিত, ভ্রমরগণ গনে গনে রবে গান করায় বোধ হইতেছে, যেন বৃক্ষগর্লিই পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, একটি হংস পম্পার ম্বচ্ছ সলিলে আমার মনোবিকার বর্ধিত করিয়া হংসীর সহিত বিহার করিতেছে। এই নদী কি স্দৃশ্য! জগতে ইহার যে-সমস্ত মনোজ্ঞ গণে প্রচার আছে, তাহা অলীক বোধ হয় না। এক্ষণে যদি আমি সাধনী সীতাকে দেখিতে পাই, যদি এই পম্পাতটে তাঁহার সহবাসে কালক্ষেপ করি, তাহা হইলে ইন্দুৰ্য কি অযোধ্যা কিছুই চাহি না। এই রমণীয় তৃণশ্যামল প্রদেশে সীতার সহিত বিহার করিলে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত ও নিম্পৃত হই। বংস! আমি কাল্তাবিরহী, এক্ষণে এই বিচিত্রপত্র বৃক্ষসকল পূল্পশ্রী বিস্তারপূর্বক এই স্থানে যারপরনাই আমায় চিস্তাকুল ও কাতর করিতেছে।

আহা ! পশ্পরে কি শোভা। ইহার জল অতি শীতল, সর্বন্ত পদ্ম প্রক্ষ্টিত দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়াছে, চক্রবাক, ক্রেন্সি, হংস প্রভৃতি জলচর বিহলোরা কলরব করিতেছে এবং ইহার তীরে নানার প মৃগব্ধ দুক্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত হর্ষোন্মন্ত পক্ষী সেই পদ্মলোচনা চন্দ্রম্বী শ্যামাকে স্মরণ করাইয়া আমার অতিমার চণ্ডল করিতেছে। ঐ দেখ, স্বেম্য শৈলশ্লো মৃগা-সহিত বহুসংখ্য মৃগ; আমি ম্গলোচনা জানকীর বিরহে কাতর হইয়াছি, এক্ষণে উহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া আমার মন আরও ব্যথিত করিতেছে। এক্ষণে যদি আমি এই উন্মন্ত পক্ষিসঙ্কুল শিখরোপরি সীতাকে দেখিতে পাই, তবে স্থা হইব। সেই ক্লীণমধ্যা যদি আমার সহিত এই পদ্পার বিশ্বেষ্ধ বায়া সেবন করেন, তবেই আমি বাঁচিব। দেখ, কৃতপ্রণারাই এই পদ্পার্থী প্রফ্লেকর নির্মান্ধ বার্ত্তর হিল্লোলে শ্রমণ করিয়া থাকেন।

বংস! সেই পরবশা জানকী কির্পে জীবিত আছেন? সতাবাদী ধার্মিক রাজা জনক তাঁহার কুশল জিল্পাসিলে আমি সকলের সমিধানে বল তাঁহাকে কি বলিয়া প্রভাৱর দিব? আমি পিতৃনিদেশে বনবাসোন্দেশে বালা করিলে, বিনিকেবল ধর্মের অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই মন্দভাগোর অনুসরণ করিয়াছেন, জানি না এখন তিনি কোথায়। আমি রাজাচ্যুত হইয়া হতবৃন্ধি হইয়াছিলাম তথাচ বিনি আমার সহচয়ী হইয়াছেন, একণে আমি তাঁহার বিরহে দীন হইয়া কির্পে দেহভার বহন করিব! বংস! জানকীর চক্ষ্য পশ্মনি প্রবণ করিতেছে, আলাপ্সময়ে অন্ফুট হাস্য তাঁহার ওপ্তে মিশাইয়া বায়্তিকলা করিতেছে। তাঁহার কথা কেমন স্কুপন্ট হাস্য তাঁহার ওপ্তে মিশাইয়া বায়্তিকলম হইতেছে। তাঁহার কথা কেমন স্কুপন্ট হিতকর ও মধ্র! আমি ক্রিমের করে তাহা শ্নিব! সেই সাধ্রী অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইলেও স্কুখী ও সিকুলের নার আমার প্রির্বাক্যেই সম্ভাবণ করিতেন! হা! জননী বখন জিল্পাক্সেন, বখ্ জানকী কোথার এবং কি প্রকার আছেন? তখন আমি তাঁহাকে বিলব! ভাই লক্ষ্মণ! তুমি গ্রহে যাও, গিয়া দ্রাত্বংসল ভরতকে দেখ, অমি জানকী ব্যতীত এ প্রাণ আর রাখিতে পারিব না।

লক্ষ্মণ মহাত্মা রামকে অনাধবং বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া ব্যি ও অর্থসংগত বাক্যে কহিলেন, আর্য, শোক সংবরণ কর্ন, আপনার মধ্যন্ত হইবে। দেখুন, পাপম্পর্শ না থাকিলেও শোকার্ত লোকের ব্লিখহাস হয়। **এক্ষণে বিচ্ছেদভয় মনে আ**॰কত করিয়া প্রি<del>য়জ্বনের স্নেহে বিরত হউন। দীপব</del>র্তি আর্দু হইলেও অতিমাত্র তৈলসংযোগে দম্ধ হইয়া থাকে। আর্য্ ! যদি রাবণ পাতাঙ্গে বা তদপেক্ষাও কোন নিভূত স্থলে প্রবেশ করে, তথাচ তাহার নিস্তার নাই। অতঃপর আপনি সেই পাপিন্ডের বৃত্তান্ত বিদিত হইবার চেণ্টা কর্ন। সে হয় জানকীকে নয় জীবনকে অবশাই ত্যাগ করিবে। সে যদি অসুরজ্বননী দিতির গর্ভে সীতাকে লইয়া ল্কোয়িত হয়, তথাচ সীতা সমর্পণ না করিলে আমি তন্মধ্যেই ভাহাকে বধ করিব। আর্য! আপনি দীনভাব পরিত্যাগ করিয়া ধৈৰ্যাবলম্বন কর্ন। অৰ্থ নন্ট হইলে অষত্নে কখনই তাহা প্ৰাণ্ত হওয়া যায় না। দেখুন, উৎসাহ কার্যসাধনের প্রধান উপায়, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর নাই। এই জীবলোকে উৎসাহীর সকল বস্তু স্বলভ, কোন বিষয়েই তাঁহাকে আর বিষয় হইতে হয় না। এক্ষণে আমরা উৎসাহমার আশ্রয় করিয়া জানকী লাভ করিব। আপনি শোক দূরে ফেলনে এবং কাম্বতাও পরিতাগে কর্ন। আপনি অতি উদার ও স্মিক্তি, এক্ষণে ইহা কি সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়াছেন?

তখন রাম, লক্ষ্মণের কথা সংগত ব্রিক্ষা শোক ও মেহে বিসর্জনপ্রিক থৈবাবলম্বন করিলেন এবং তাঁহার সহিত উম্বিশনমনে মৃদ্রগমনে প্রনকম্পিত-

বৃক্ষে পূর্ণ রমণীর পদ্পা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। বাইতে বাইতে বন, প্রস্রবণ, ও গৃহাসকল দেখিতে লাগিলেন। রাম কির্পে প্রবোধ লাভ করিবেন, এই চিন্তাই লক্ষ্যণের অনুক্ষণ প্রবল। তিনি নিরাকুলমনে মন্তমাতক্ষগসমনে রামের অনুসমন-পূর্বক তাঁহাকে নীতি ও বীরতা প্রদর্শন দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজগামী কপিরাজ ঋষামাক পর্বাতের সাল্লধানে সঞ্চরণ করিতে-ছিলেন, ইত্যবসরে ঐ দাই অপার্বরাপ তেজস্বী রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উ'হাদের দর্শনিমাত্র অতিমাত্র ভীত, নিশ্চেন্ট ও বিষয় হইয়া রহিলেন। তখন অন্যান্য বানরেরাও শাহ্কত হইল, এবং ষাহার প্রান্তভাগ কপিকুলপ্শা, যাহা প্শান্থনক সাংখকর ও শরণা, এইরাশ এক আশ্রমে প্রবেশ করিল।

षिष्ठीय नगा । স্কৃতি অশ্বধারী মহাবীর রাম ও লক্ষ্যণকে দর্শন করিরা যারপরনাই শাণ্কত হইলেন এবং উদ্বিশ্বনানে চতুদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তংকালে তিনি আর কোন স্থানেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনও একাল্ড বিষয় হইরা উঠিল। অনন্তর তিনি ব্যাকুলচিত্তে চিল্ডা এবং মাল্যগণের সহিত কর্তব্য নির্ণার করিয়া কহিলেন ক্রিপাণ! বালী নিশ্চরই ঐ দুই ব্যক্তিকে পাঠাইরাছে। উহারা বিশ্বাস উৎপ্রিচাইলৈ চীর পরিধান করিতেছে। দেখ, এক্ষণে উহারা পর্যটন প্রসাপে এই দুক্তি বনমধ্যেই প্রবেশ করিল।

এবং মালাগণের সাহত কতব্য নেগর কারয়া কাহকেন কাপগণ! বালা নিশ্চরই ঐ দ্বই ব্যক্তিকে পাঠাইরাছে। উহারা বিশ্বাস উৎপ্রচ্ছেলে চার পরিধান করিতেছে। দেখ, এক্ষণে উহারা পর্যটন প্রসপ্তে এই দ্বাস্থিত বনমধ্যেই প্রবেশ করিল।

তথন মন্দিগণ ঐ ধন্ধারী বারষ্ঠ্যক দেখিয়া তথা হইতে শশবাদেত অন্য শিথরে প্রস্থান করিলেন এবং ক্রেপতি স্গ্রাবিকে বেন্টনপ্র্ব উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অন্যান্য বলী ক্রিপ্টে গতিবশাং শৈলাশিখর কন্পিত এবং মৃগ মার্লার ও ব্যাঘ্রগণকে শাহ্কি কুলিরা শৈল হইতে শৈলে লক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিল এবং গহন বনে প্রস্থিত ব্ক্সকল ভাহিগতে আরক্ষ করিল। তৎকালে বানর মন্দিসকল খ্রামান্ত কিপবর স্থাবিকে বেন্টনপ্রেক ক্তাঞ্জালিপ্টে অবন্ধান করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বন্ধা হন্মান স্থাবিকে বালার পাপাচরণে শহিকত দেখিয়া কহিলেন, বার! তুমি ভাত হইও না। ইহা খ্রামান্ত পর্বত, এখানে বালা হইতে কোনর্প ভয়-সন্ভাবনা নাই। তুমি বাহার জন্য উন্পিশনমনে পলাইয়া আইলে, আমি সেই ক্রেম্বর্দিন নিন্টারকে দেখিতেছি না। যে দ্রাচার পাপা হইতে তোমার এত ভয় সে এ বনে আইসে নাই, স্তরাং তুমি কেন ভাত হইয়েছ ব্রিণ্ডেছি না। কপিরাজ! আশ্চর্য! তোমার বানরত্ব স্পেশ্টই প্রকাশ হইতেছে। তুমি চিত্তের অন্থেববিশতঃ এখনও ধ্রেব্বিক্তবন করিতে পারিলে না। এক্ষণে ইন্ডিতে দ্বারা নিশ্চর পরকীয় আশের ব্রিয়া তদন্ত্ব ব্যবহার কর। দেখ, নির্বেধ রাজা কখনই লোক শাসন করিতে পারেন না।

তথন সূত্রীব হন্মানের এই শ্রেরস্কর বাক্য শ্রবণপূর্বক হিতবচনে কহিতে লাগিলেন, মদির! ঐ দূই শরকাম্কেধারী দীর্ঘবাহ্ন দীর্ঘনের দেবকুমারতুলা বীরকে দর্শন করিলে কাহার না ভয় হয়? আমার বোধ হইতেছে, উহারা বালীরই প্রেরিত হইবে। দেখ, রাজগণের অনেকেরই সহিত মিরতা থাকে, উহারা সেই স্তে এই স্থানে আনি বাছে; স্তরাং উহাদিগকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত হইতেছে না। শার্ বারপরনাই কপট ব্যবহার করে, উহারা বিশ্বাসের ভান করিয়া অন্যকে সূ্যোগক্তমে বিনাশ করিয়া থাকে, অভএব উহাদের আশেয় ব্রাক্তব্য। বাল্টী সকল কার্যে সূপেট্; বিশেষতঃ রাজারা বঞ্চনাচতুর ও শার্যাতক



হইয়া থাকেন, স্তরাং ছম্মবেশী চর নিরোগ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাত হওয়া আবশ্যক। হন্মান! একণে তুমি সামান্যভাবে গিয়া ইণ্গিত আকার ও কথোপ-কথনে ঐ দ্ই ব্যক্তিকে জান, যদি উহাদিগকে হ্রেডিও দেখিতে পাও, তবে সম্মুখীন হইয়া প্নেঃ প্নাঃ আমার প্রশংসাপ্তিক সামারই অভিপ্রায় জানাইয়া উহাদিগের মনে বিশ্বাস জন্মাইবে এবং বাক্যাকে বা আকার-প্রকারে দ্রেভিসম্পি কিছু ব্রিউতে না পারিলে, উহারা কি কার্যেপ্রনে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর হন্মান স্ফ্রীবের এইর সাদেশ পাইয়া ঋষ্যম্ক হইতে রাম ও লক্ষ্যণের নিকট গমন করিলেন। ক্রিপ্রিকি এবং বিনীতের নাায় উহাদিগের সাম্লিহিত হইয়া, প্লা ও ক্তিবাদ্রেক মধ্র ও কোমল বাক্যে স্বজ্ঞামত কহিতে লাগিলেন, বীর! তোমরা করিবে এবং রাজবিসদ্শ ও দেবত্লা। একণে বল, কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? তোমরা চারধারী ও ব্লহারী; তোমাদের দেহপ্রভায় এই স্বক্সাললা নদী শোভিত হইতেছে। তোমরা বন্য জাবজন্ত্র

কি জনা এই স্থানে আসিয়াছ? তোমরা চীরধারী ও ব্ল্লচারী; তোমাদের দেহপ্রভার এই স্বচ্চসালিলা নদী শোভিত হইতেছে। তোমরা বন্য জীবজন্তু-গণকে একাণ্ড শণ্ডিকত করিয়া পন্পাতীরন্থ ব্ল্লসকল নিরীক্ষণ করিতেছ। তোমাদিগের হন্তে ইন্দুধন্তুলা শনুনাশন শরাসন। তোমরা সিংহবং স্থিরভাবে দর্শন করিতেছ, এবং ক্লান্ত হইরা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছ। তোমরা মহাবীর ও সার্প। তোমাদের সৌল্পর্যে এই পর্বত শোভিত হইতেছে। তোমরা রাজো বিহার করিবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত, বল, কি কারণে এই স্থানে আসিয়াছ? তোমাদিগের মন্তকে জটাজন্ট এবং নের পদ্মপ্রের নায়ে বিস্তৃত। তোমরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুর্প। তোমাদিগকে দেখিলে বোষ হয়, যেন তোমরা দেবলোক হইতে এই স্থানে আবিত্তি হইয়াছ। চন্দ্র ও স্কৃষ্টি যেন যদ্ছালমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং স্কন্য সিংহস্কম্থের নায় প্রশান । তোমাদের ক্ষঃস্থল বিশাল এবং স্কন্য সিংহস্কম্থের নায় প্রশান । তোমাদিগের ভ্রুদেন্ড করিশ্বভাবং দীর্ঘ, বর্তুল ও আর্গলত প্রিয়দর্শন। তোমাদিগের ভ্রুদেন্ড করিশ্বভাবং দীর্ঘ, বর্তুল ও আর্গলতুলা; এই হন্তে অলম্কার ধারণ করা কর্তব্য, কিন্তু জানি না, কি কারণে



কর নাই। বোধ হয়, তোমরা এই বিন্ধ্যমের,শোভিত সাগরবনপূর্ণ পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পার। তোমাদের কোদেও স্বর্ণরঞ্জনে রক্ষিত ও স্ট্রিকাণ, উহা স্বর্ণর্থাচত বল্লের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই সকল স্দ্রশা ত্ণীর প্রাণাস্তকর জ্বলত সপ্সদ্রশ স্থাণিত ভীষণ শরে প্র্ রহিয়ছে। এই দ্বই থজা স্বর্ণজড়িত ও দীর্ঘ, উহা যেন নির্মোক্ষাক্ত ভ্রুজগের ন্যায় শোভিত হইতেছে। বীর! আমি তোমাদিগকে এইর্প কহিতেছি, কিন্তু তোমরা কি নিমিত্ত প্রত্যুত্তর দিতেছ না? দেখ, এই খধাম্ক পর্বতে স্ত্যীব নামে কোন এক বীর বাস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিপতি ও ধার্মিক। বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া তিনি দ্রুখিত মনে সমস্ত জগৎ শ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি কেবল তাঁশারই নিয়োগে তোমাদিগের নিকট আগমন করিলাম। আমি প্রনতনয়, জাতিতে বানর, নাম হন্মান। এক্ষণে ধর্মণীল স্থাবি তোমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী। আমার গতি কুরাপি প্রতিহত হয় না। আমি স্ত্রীবেরই প্রিয়কামনায় ভিক্রর্পে

প্রক্রর হইয়া ঋষ্যমূক হইতে এ স্থানে আইলাম। এই বলিয়া বক্তা হন্মান মৌনাবলম্বন করিলেন।

ভৃতীর সর্গা। অনন্তর শ্রীমান রাম হন্মানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিতমনে পার্শ্বব্দ্ধ দ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের অন্তেবষণ করিতেছিলাম এক্ষণে তাঁহারই এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হুইলেন। এই বানর বীর ও বক্তা, তুমি সন্দেহে মধার বাক্যে ই'হার সহিত আলাপ কর। ইনি যের প কহিলেন, ক্ষক বন্ধা ও সামবেদে বাঁহার প্রবেশ নাই, তিনি এর্প বলিতে পারেন না। ইনি অনেকধার সমগ্র ব্যাকরণ শানিয়া থাকিবেন; দেখ বিস্তর কথা কহিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ই'হার ওড়ের বহিগতি হয় নাই এবং ব'লবার সময় ই'হার মূখ নের হা ললাট প্রভাতি অঞ্চবিশেষে কোনর্প দোষও লক্ষিত হইল না। ই'হার কথাগুলি কেমন স্বল্পাক্ষর সরস্ত মধার! উহা বক্ষ কর্ণা তালা, হইতে মধ্যম স্বরে কেমন স্ক্রপণ্ট নিঃস্ত হইল। বে পদ অশ্রে প্রয়ন্ত হওয়া আবশ্যক, ইহাতে ভাহা উপেক্ষিত হয় নাই এবং ইহা বে শদ অন্তে প্রথাক্ত হওয়া আবশ্যক, হহাতে ভাহা ডপোক্ষত হয় নাই এবং ইহা
প্রত্যেক পদের অর্থ হ্শেবাধ করাইয়া বিষয়জানে ক্রার্থ করিল। এই বাক্য
মনঃপ্রফালকর ও অভ্তৃত; অন্যের কথা দুক্ত বাক, ইহা অসিপ্রহারোদাত
শর্রও মন প্রসম করিতে পারে। বে রাজার এইর্মে দুক্ত না থাকে, জানি না,
তাহার কার্য কি প্রকারে সম্পম হয়। ফুক্ত এতাদৃশ গণেবান লোক বাহার
উত্তরসাধক, তাহার সকল কার্যই কেন্দ্রে ইহার বাক্যগণে সফল হইয়া থাকে।
তথন বল্লা লক্ষ্যণ স্থাবিস্তির ক্রিমানকে কহিলেন, বিন্বন্! মহাত্মা স্থাবির
গণে আমাদিগের অবিদিত নাই ক্রামরা তাহাকেই অন্যম্থান করিতেছি। তুমি
তাহার বাক্যক্রমে আমাদিশ্রক বাহা কহিলে, আমরা তাহাই করিব।
হন্মান লক্ষ্যণের এই সানিপাণ কথা প্রবণ এবং স্থাবির জয়লাভোন্দেশে
মনঃসমাধানপার ক বাযের সহিত তাহার সথা আগ্রমান অভিন্নাসী ক্রক্রমান

মনঃসমাধানপূর্বক রামের সহিত তাঁহার সথা স্থাপনে অভিলাবী হইলেন।

**চড়র্ঘ লগ**ি হন,মান রামের কার্যসঞ্চলেপ আগমন-ব্তান্ত শ্রবণ এবং স্থাবির প্রতি তাঁহার শাশ্তভাব দশনি করিয়া হৃষ্টমনে চিম্তা করিতে লাগিলেন, রাম যথন কোন উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাও যথন স্ত্রীবের হস্তায়ত্ত, তখন সাগ্রীবের রাজ্ঞালাভ অবশাই সম্ভব। হন্তমান এই ভাবিয়া হ্ন্টমনে রামকে কহিলেন, বীর! তুমি কি কারণে ভ্রাতা লক্ষ্যপের সহিত হিংস্ত জন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই পর্ম্পার কাননে আসিরাছ?

তখন লক্ষ্যণ রামের আদেশে কহিতে লাগিলেন, বীর! দশরথ নামে কোন এক ধর্মবংসল মহীপাল ছিলেন। তিনি ধর্মান্সারে চারি বর্ণের লোক নিয়ত প্রতিপালন করিতেন। কেহ তাঁহার দেকটা ছিল না, তি<sup>নি</sup>ও কাহাকে দেবধ করিতেন না। ঐ রাজ্য লোকমধ্যে স্বিতীর ব্রহ্মার ন্যায় বিরাজ করিতেন এবং প্রচরে দক্ষিণা নির্দেশপূর্বক অণিনন্দৌম প্রভৃতি নানা বজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পূত্র, নাম রাম। ইনি সকলের আশ্রয়, ই'হা হইতে পিতৃনিদেশ প্রার পূর্ণ হইল। মহারাজের প্রগণমধ্যে এই রামই সর্বজ্যেষ্ঠ ও গ্রেপ্টে। ই'হার আকারে সমস্ত রাজচিক বিদ্যমান। ইনি রাজপদ গ্রহণ

করিতেছিলেন, এই অবসরে রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া আমার সহিত অরণ্যে আসিয়াছেন।
সায়াহে রাশ্ম ষেমন তেজশ্বী স্বের অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেইর্প ভার্বা
জানকী ই'হার অনুগমন করিয়াছেন। আমি ই'হার কনিষ্ঠ প্রাতা লক্ষ্মণ।
আমি এই কৃতজ্ঞ বহুদেশীর গুণগ্রামে বলীজ্যত হইয়া, দাসত্ব শ্বীকার করিয়া
আছি। ইনি ভোগস্থ লাভের ষোগ্যা, প্রেনীয় ও সকলের উপকারী। ইনি
ঐশবর্যবিহীন হইয়া বনবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কোন এক
কামর্পী রাক্ষস আমাদের অসায়্যানে ই'হার পত্নী জানকীরে আশ্রম হইতে
হরণ করিয়াছে। আমরা ঐ রাক্ষসের সম্পর্কে সবিশেষ কিছুই জানি না।
দিতির পত্র দানব দন্ শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। সে মার এই কথা
কহিল, কপিরাজ্ব স্থাীব অতিশয় বিচক্ষণ, সেই বীর্ষবান তোমার ভার্যাপহারী
রাক্ষসকে জানিবেন। দন্ এই বলিয়া তেজঃপ্রজকলেবরে স্বর্গারোহণ করিল।

হন্মন! এই আমি তোমাকে রামসংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। একণে আমি ও রাম, আমরা দ্ইজনেই স্গ্রীবের শরণাপ্স হইতেছি। রাম অথী দিগকে প্রচ্রে অর্থ দানপর্কে উৎকৃত্য বশোলাভ করিয়াছেন। বিনি প্রে সকলের অধিপতি ছিলেন, একণে তিনি স্গ্রীবের আশ্রয় লাভের ইছা করিতেছেন। বিনি লোকের শরণাও ক্রিসেল, জানকী বাঁহার বধ্, তাঁহারই প্রে রাম স্গ্রীবের শরণাগত হইলেন বিষ মানীল অন্যের প্রতিপালক ছিলেন, মদীয় গ্রের্ সেই রাম স্গ্রীবের স্বালাগত হইলেন সমস্ত লোক বাঁহার প্রসাদে পরিতােষ পাইত, সেই রাম স্গ্রীবের সক্রাগত হইলেন। সমস্ত লোক বাঁহার প্রসাদে পরিতােষ পাইত, সেই রাম ক্রিবের ক্রিয়ালিত করিয়াছেন, তাঁহারই জগদ্বিখ্যাত জ্যোভগ্রু স্গ্রীবের শ্রেণাপ্স হইলেন। ইনি শোকার্ত হইরা বখন আশ্রম লইলেন, তখন বৃত্তা করিগেরের সহিত স্থোবি ই হার প্রতি প্রসাম হউন। লক্ষ্মণ জলধারাকুলালৈটিনে কর্ণ বাকের এইরপ বালিলে, বন্ধা হন্মান

লক্ষ্যল জলধারাকুলান্ট্রিনে কর্ণ বাকো এইর্প বলিলে, বস্তা হন্মান কহিতে লাগিলেন, তোমরা ব্রন্থিমান শাশ্তন্তভাব ও জিতেন্দ্রির। স্মূত্রীব তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করিবেন। তোমরা তাঁহারই ভাগ্যক্তমে এই স্থানে আসিয়াছ। বালীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ। বালী তাঁহার ভার্বাকে লইয়াছে এবং রাজ্যাপহরণপর্কে দ্র করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি স্মূত্রীব বারপরনাই ভীত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন। এক্ষণে তিনিই বানরগণকে লইয়া সীতার অন্বেষণকার্যে তোমাদের সাহায্য করিবেন। হন্মান মধ্রে বাক্যে এই বলিয়া প্রেরার কহিলেন, তবে চল, এক্ষণে আমরা স্থানবেরই নিকট উপস্থিত হই।

তথন লক্ষ্মণ হন্মানকে বথাবিধি সংকার করিয়া রামকে কহিলেন, আর্ব! এই প্রনতন্ম হন্মান হৃষ্টমনে বের প কহিতেছেন, ইহাতে বোধ হইল, আপনার সাহায্যে স্থাবৈরও কোন কার্য সাধিত হইবে। এক্ষণে আপনি এই স্থানে আসিয়া কৃতার্থ হইলেন। এই বীর স্পর্ণই প্রসন্ন মূখে হ্ণ্ট হইয়া কহিলেন, ইনি যে মিথ্যা কহিবেন, এর প বোধ হইতেছে না।

অনশ্তর বিচক্ষণ হন্মান রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া স্ত্রীবের নিকট গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, এবং ভিক্ষ্মর্প পরিহার ও বানরর্প স্বীকার করিয়া উ'হাদিগকে প্রুঠে গ্রহণপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পশ্বম স্থা ম অনন্তর হন্মান ঋষ্মাক হইতে মলয় পর্বতে গমন করিয়া সাগ্রীবকে কহিলেন, কপিরাজ! এই বীর রাম, দ্রাতা লক্ষ্যণের সহিত আগমন করিয়াছেন। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরখের পূত্র। ইনি পিতৃনিদেশে পিতারই সত্য পালনের উদ্দেশে আসিয়াছেন। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক অগ্নির তৃণিত সাধন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহ**ুসংখ্য গো দক্ষিণা দান করি**য়াছেন. যিনি সাধ,তা ও সত্য দ্বারা পূথিবী শাসন করিতেন, তাঁহারই স্ত্রীর জন্য রাম বনবাসী। এক্ষণে এই মহান্মা অরণ্যবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ ই'হার পত্নীকে হরণ করিয়াছে। ইনি তোমার শরণাপন্ন হইলেন। রাম ও লক্ষ্যণ দুই জনেই তোমার সহিত কথ্তা করিবেন। ই'হারা অতিশর প্রেনীয়, একণে তুমি ই'হাদিগকে গ্রহণ ও সম্মান কর।

তখন সংগ্রীব হন্মানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়দর্শন রূপ ধারণস্বাক প্রীতিভরে রামকে কহিলেন, রাম! আমি হনুমানের নিকট তোমার গুণ সমস্ত প্রকৃতর্পে শ্রবণ করিয়াছি। ভূমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ; সকলের উপর তোমার বাংসক্য আছে। আমি বানর, তুমি আমারও সহিত যে বন্ধ্তা ইচ্ছা ক্রিতেছ, এই আমার প্রম লাভ, এই-ই আমার সম্মান। এক্সপে আমার সহিত মৈন্রীভাব স্থাপন বদি তোমার প্রীতিকর হইরা প্রস্থিত তবে আমি এই বাহ, প্রসারণ করিয়া দিলাম গ্রহণ কর, এবং অটল প্রতিষ্ঠীয় বন্ধ হও।

তখন রাম প্রাকত মনে স্থাবের হস্ত প্রহণ এবং মিগ্রতাস্থাপনপূর্বক তাহাকে গাঢ় আলিক্সন করিলেন। ঐ সময় সম্মান দ্ইখানি কান্ত ঘর্ষণপূর্বক আন্ন উংপাদন করিয়া প্রতিমনে স্ক্রেনারা তাহা অর্চনা করত উ'হাদের মধ্যস্থলে রাখিলেন। উ'হারা ঐ সিন্দিত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্পর প্রীতিভরে পরস্পরকে দর্শন ক্রিডে লাগিলেন, কিন্তু তংকালে কিছুতেই ত্তিলাভ করিতে পারিলেন মুট

অনন্তর সংগ্রীব হৃষ্টার্টুর্নি রামকে কহিলেন, রাম! তুমি আমার প্রীতিকর বন্ধ, হইলে, এক্ষণে আমাদিগের স্থ দৃঃধ একই ইইল। এই বলিয়া তিনি শালব্কের এক পত্রবহ্ল কুস্মিত শাখা ভান করিয়া তদ্পরি রামের সহিত উপবিণ্ট হইলেন। হনুমানও লক্ষ্মণের উপবেশনার্থ প্রীতমনে এক প্রাণ্পত চন্দনশাখা আনিয়া দিলেন।

অনন্তর স্থাব হর্ষোৎফ,ল্ললোচনে কহিলেন, রাম! আমি রাজ্য হইতে দ্রীকৃত হইয়া, ভীত মনে অরণ্য পর্যটন করিতেছি। বালীর সহিত আমার অত্যন্ত বিরোধ। সে আমার ভার্যাকে গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহারই ভরে উদ্দান্তচিত্ত হইয়া এই দূর্গ আশ্রয় করিয়া আছি। অতঃপর বাহাতে আমার ভয় দ্র হয়, তুমি ভাহাই কর।

তখন ধর্মবিংসল তেজস্বী রাম ঈষং হাস্য করিয়া কহিলেন, কপিরাজ! উপকারই যে মিত্রভার ফল, আমি তাহা বিদিত আছি। আমি তোমার সেই ভার্যাপহারক বালীকে নিশ্চরই বিনাশ করিব। আমার কন্কপরশোভী সরলগ্রান্থ বন্ধ্রসদৃশ সূর্বপ্রকাশ স্শাণিত অমোঘ শর মহাবেগে ক্রুম্থ ভ্রন্তপোর ন্যায় সেই দূর্ব্ত্তের উপর পড়িবে। তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহাকে নিহত ও পর্বতবং বিক্ষিণ্ড দুখন করিবে।

অনন্তর স্ত্রীব রামের মূখে হিডকর এইরূপ কথা শূনিরা প্রীতমনে কহিলেন, মনুষ্যপ্রবীর! আমি তোমার প্রসাদে রাজ্য ও ভার্যা উভয়ই প্রাশ্ত

হইব। তুমি আমার সেই শন্ত্রালীকে এইর্প করিবে খেন সে আমার আর কোনর্প অনিষ্ট করিতে না পারে।

তখন স্থাবি ও রামের প্রণয় সংঘটন হইলে, জানকীর পশ্মকলিকাকার চক্ষ্ বালীর পিশ্যলবর্ণ চক্ষ্ এবং রাক্ষসগণের অন্নিবং প্রদীপত চক্ষ্ বামে নৃত্য করিতে লাগিল।

মন্ত্র সর্গা। অনন্তর স্ত্রীব প্রতি হইরা প্নরার কহিলেন, রাম! তুমি যে নিমিন্ত্র নিজন বনে আসিয়াছ, আমার এই মন্ত্রিপ্রধান সেবক হন্মান সম্দরই কহিয়াছেন। তুমি লক্ষ্যণের সহিত বনবাসে কালবাপন করিতেছিলে, এই অবসরে এক রাক্ষ্য তোমার ভার্যা জনকনিন্দনী সীতাকে হরণ করে। তুমি ও স্বাধে লক্ষ্যণ জানকীকে একাকী রাখিয়া প্রশ্বান কর, আর সেই ছিদ্রান্বেষী জটায়্কে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়। রাক্ষ্য তোমার দ্বী-বিছেদ-দ্রংখে ফেলিয়াছে, তুমি আঁচরাং ইহা হইতে মাল্ল হইবে; আমি তোমাকে সেই দানবহত দেবপ্রত্বিত্র ন্যায় সীতা আনিয়া দিব। তিনি আকাশ বা রসাতলেই থাকুন, আমি তাঁহাকে আনয়নপ্রক তোমায় অপণ করিব। জানিও অপনি সতাই কহিলাম। ইন্দ্রাদি স্বাস্ত্র কথনই বিষাম্ভ খাদ্যবং সীতাকে জানিও অপনি সতাই কহিলাম। ইন্দ্রাদি স্বাস্ত্র কথনই বিষাম্ভ খাদ্যবং সীতাকে জানিও আনিব। এক্ষণে অনম্মানে ব্রিত্রেছি, তিনিই জানকী। নিন্তব্র ক্রিক্রিত আনিব। এক্ষণে অন্মানে ব্রিত্রেছি, তিনিই জানকী। নিন্তব্র ক্রিক্রিকে আনবি। এক্ষণে অন্মানে ব্রিত্রেছি, তিনিই জানকী। কিন্তব্র ক্রিক্রিকে করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচজনকে পর্বত্রে ক্রিক্রিক্রিক্রির নাায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচজনকে পর্বত্রে ক্রিক্রিক্রির নাায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচজনকে পর্বত্রে ক্রিক্রিক্রির নাায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচজনকে পর্বত্রে ক্রিক্রিক্রিয়া গহরুরে রাখিয়াছি। এক্রণে সম্লুব্রই আনি, দেখ তুমি চিনিতে পার ক্রিনা।



তখন রাম প্রিয়বাদী স্থাবিকে কহিলেন, সথে, শীল্প আন, কি জন্য বিশেষ করিতেছ? অনুষ্ঠাব তংক্ষণাৎ রামের প্রিয়োদ্দেশে এক নিবিড় গ্রামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উত্তরীয় ও অলঙ্কার আনমুনপূর্বক কহিলেন, এই দেখ।

তখন রাম সেইগ্রিল লইয়া হিমজালে চন্দ্র বেমন আবৃত হন, তদুপে নেতজলে আছেল হইলেন। তিনি সীতান্দেহপ্রবৃত্ত অশ্রুতে দ্বিত হইয়া অধীরভাবে হা

প্রিয়ে! বলিয়া ভ্তলে পড়িলেন এবং সেই অলাকারগালি বারংবার হ্দয়ে রাখিয়া গর্তমধ্যে ক্র্ড ভ্রুজেগের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তংকালে লক্ষ্যাণ উ'হার পাশ্বে ছিলেন, রাম তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও অনগলৈ অপ্র বিসম্কানপ্রেক কহিলেন, লক্ষ্যাণ! দেখ, হরণকালে জানকী ভ্তলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে অলাকার ফেলিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তুণাছেয় ভ্রমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, নচেং এইগালি প্রেবং কদাচই অবিকৃত থাকিত না।

তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য'! আমি কেয়্র জানি না, কু-ডলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, এইজন্য এই দৃই ন্প্রেকেই জানি।

অনন্তর রাম স্থাবিকে কহিলেন, স্থে: বল, সেই ভীষণাকার রাক্ষ্য আমার প্রাণপ্রিয়া জানকীকে লইয়া কোথার গমন করিতেছিল দেখিলে? বে আমাকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষিণ্ড করিয়াছে, সে কোথার থাকে? অতঃপর আমি তাহারই নিমিত্ত রাক্ষসকূল সংহার করিব। বে জানকীরে হরণ করিয়া আমার জোধানল প্রদীশ্ত করিল, সে আত্মনাশের জন্য মৃত্যুন্বার উন্মূর করিয়া রাথিয়াছে। যে বগুনা করিয়া বন হইতে আমার প্রেয়সীকে হরণ করিল, সে বাজি কে? বল, আমি অচিরাংই তাহাকে বিনাশ করিব।

সশ্তম সর্গা ওখন স্থাব রামের এইর ও কাতরোক্তি প্রবণপূর্বক কৃতাঞ্জাল হইয়া গদগদ কল্ঠে কহিতে লাগিক্তি, রাম! আমি সেই পাপু রাক্ষ্যের গ্ৰুতনিবাস কোথার, জ্ঞাত নহি বিশ্ব তাহার বল বিরুম এবং সেই দ্বুক্তরর কুল সমস্তই জানি। এক্ষণে তাম শোক পরিত্যাগ কর; সতাই কহিতোছ; জানকী বের্পে তোমার হুইজুই হন, তাহাই করিব। আমি তুল্টিকর প্রেম্কার অবলন্দনপূর্ব ক রাবণকে মুর্গালৈ সংহার করিয়া, বাহাতে তুমি প্রতি হইতে পার, অচিরাং তাহাই করিব। একণে তুমি আর বিহত্ত হইও না, থৈর্য অবলম্বন কর। এইরূপ বুল্খিলাঘব ভবাদৃশ লোকের শোভা পার না। দেখ, আমিও স্থাবিরহজনিত বিপদে পড়িয়াছি; কিন্তু আমি সামান্য বানর, তথাচ এইর্পে শোক করি না, এবং ধৈর্যও ধারণ করিতেছি। রাম! তুমি মহাত্মা বিনীত স্থার ও মহং, তুমি যে প্রবোধ পাইবে, ইহার আর বৈচিত্র্য কি। তোমার নয়নযুগল হইতে দরদারিতধারে অশ্র বহিতেছে, থৈর্যবলে সংবরণ কর। ধৈর্য সাত্তিকের মর্যাদাস্বর্প; ইহা ত্যাগ করিও না। যিনি স্থীর, বিপদ অর্থকণ্ট এবং প্রাণ-সংকট উপস্থিত হইলেও ব্যন্থি-কৌশলে অবসর হন না। আর ষে ব্যক্তি অবিচক্ষণ এবং যে কোন কার্ষেই ব্যক্তিচাতুর্য দেখাইতে পারে না, সে শোকে অবশ হইয়া, নদীপ্রবাহে ভারাক্লান্তা নৌকার ন্যায় নিমণ্ন হয়। সথে! আমি এই তোমার নিকট কৃতাঞ্চলি হইতেছি, প্রণয়ের অন,রোধে প্রসন্ন করিতেছি, তুমি পৌর্য আশ্রয় কর, আর শোক করিও না। শোকার্ত লোক অস্থী এবং ভাহার তেজও নষ্ট হয়, অতএব তুমি শোক করিও না। দেখ, শোকবলে প্রাণসংশয় হইবার সভাবনা, স্তরাং শোককে আর প্রশ্রয় দিও না। আমি সখ্যভাবে তোমায় হিতই কহিতেছি, ইহা উপদেশ নহে। এক্ষণে তুমি সখ্যতার গৌরব রাখিয়া শোক দূর কর।

তখন রাম, বয়স্য স্থোবের মধ্র বচনে প্রবোধ লাভ করিয়া, বস্থান্ডে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ নেগ্রন্থ মার্শনা করিলেন, এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিজনন-প্রক কহিতে লাগিলেন, শ্ভান্ধ্যায়ী দিনশ্ব বশ্বের বাহা অন্র্প ও কর্তবা, তুমি তাহাই করিলে। তোমার অন্নয়ে এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইর্প বিপদকালে এই প্রকার মিগ্রলাভ নিতাল্তই দুর্ঘট। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ এবং সেই দুরাচার রাক্ষসের বধসাধন এই দুইটি বিষয়ে তোমায় সবিশেষ বন্ধ করিতে হইবে। অভঃপর আমিই বা তোমার কি করিব, তুমি অকপটে তাহাও বল। সখে! বর্ষার সময় স্কেলে বীজ যেমন ফলবান্ হয়, তদুপ তোমার সকল কার্য অচিরাংই সফল হইবে। আমি অভিমানবশতঃ তোমায় যাহা কহিলাম, তাহা সভাই ব্রিওও। শপ্রপার্যক কহিতেছি, আমি কখন মিথ্যা কহি নাই, কহিবও না।

তখন স্থাবি রামের এই অঞ্গীকারৰাক্য শ্রবণপ্রেকি বানরগণের সহিত অতিশয় সম্ভূপ্ট হইলেন। পরে তিনি ও রাম একান্ডে উপবেশন করিয়া উভয়ের অন্র্পে নানার্প স্থদঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। তংকালে স্থাবি মহান্তব রামের আশ্বাসজনক বাক্যে স্বকার্যসিন্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশারই হইলেন।

আন্দ্রীর স্থানি মহাবীর রামের সাক্ষা একানত হ্লা ও নিতানত সন্তুন্ট হইয়া কহিলেন, সথে! তোমার ক্রিট্রা ক্রিলেত আর সন্দেহ নাই। ন্বরাজ্যের কথা কি, তোমার সাহায্যপ্রতি দেবরাজ্যও আমার আয়ত হইবে। আমি আন্নিসমক্ষে তোমায় স্থানিবে লাভ করিলায়, স্তরাং এক্ষণে ন্বজনেরও প্রেনায় হইতেছি। আমি বি তোমারই অন্রপে বয়সা, তুমি ইহা জমশঃ ব্রিতে পারিবে, তন্জনা তোমার নিকট গ্রহারোর প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। ন্বাধীন! তোমার তুলা স্বিশিক্ত মহতের প্রীতি প্রায়ই অট্ল হয়। বয়সোরা কহেন, ন্বর্ণ, রৌপা, উৎকৃন্ট অলাকার প্রভৃতি পদার্থসকল বয়সাগণের সাধারণ ধন। ধনী বা দরিদ্রই হউন, স্থ বা দুঃখই ভোগ কর্ন, নির্দোব বা দোষীই থাকুন, বয়সা বয়সোর গতি। বন্ধরে অনির্বাচনীয় নেন্হ দর্শনে ধনতাগ স্থতাগ বা দেশতাগণও ক্লেকর হয় না।

তখন শ্রীমান রাম ইন্দ্রপ্রভাব লক্ষ্মণের নিকট প্রিয়দর্শন স্থাবিকে কহিলেন, সখে! তুমি বাহা কহিলে, তাহা কিছুই অলীক নহে।

অনশ্তর স্তার পরদিনে ঐ বীরশ্বয়কে শৈলতলে নিষম দেখিয়া বনের সর্বাচ চপলভাবে দ্ফিপাত করিতে লাগিলেন এবং অদ্রে পত্রহাল প্রিপত শ্রমরশোভিত এক শাল ব্লের শাখা দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি তাহা ভান করিয়া তদ্পরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হন্মানও এক শালশাখা উৎপাটনপ্রিক বিনীত লক্ষ্যণকে বসাইলেন।

রাম প্রশাস্ত সাগরেব ন্যায় উপবেশন করিলে স্থানি অত্যন্ত হৃণ্ট হইয়া প্রীতিভরে হর্ষস্থালিত বাক্যে কহিলেন, সথে! বালী আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমার পদ্দী অপহৃত। এক্ষণে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া দৃঃখিত মনে ঋষ্যম্কেনগুরণ করিতেছি। বালী আমার পরম শত্রু, আমি তাহার ভয়ে সততই উন্বিশন আছি। তুমি ভরনাশক, এক্ষণে এই অনাথের প্রতিও প্রসাম হও।

তখন ধর্মবংসল রাম ইবং হাসিয়া স্গ্রীবকে কহিলেন, সখে! লোক উপকারে মিত্র অপকারে শত্রু হইয়া থাকে। এক্ষণে বালা কার্যদোষে তোমার শত্রু হইয়াছে, অতএব আমি আজিই তাহাকে বিনাশ করিব। আমার এই স্বর্ণখিচিত খরতেজ্ব শরে কংকপত্রে অলক্ষত স্তাক্ষা স্পর্ব ও বন্ধুসদ্শ। ইহা শরবনে উংপশ্ল হইয়াছে। তুমি এই ক্রোধপ্রদীশ্ত উরগবং শরে সেই দ্রাচার বালীকে নিহত ও পর্বতের ন্যায় বিক্ষিশ্ত দেখিবে।

তখন সেনপেতি স্থাবি অতানত হৃষ্ট হইলেন এবং রামকে সাধ্বাদপ্রেক কহিলেন, রাম! আমি শোকে আক্রান্ত হইয়াছি; তুমি শোকার্তের গতি এবং বয়স্য এই জন্য আমি তোমার নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতেছি। তুমি আন্দিন সাক্ষী করিয়া পাণি প্রদানপূর্বেক আমার মির হইয়াছ; সত্য শপথে কহিতেছি, আমিও তোমার প্রাণাধিক বোধ করিয়া থাকি। একণে আন্তরিক ক্রেশ নিমতই আমার মনকে ক্ষীণ ও দ্র্বল করিতেছে। তুমি স্থা, এই জন্য আমি অকুণ্ঠিত মনে তোমায় সকলই কহি।

এইমান বালিয়া স্থাবি কাঁদিয়া ফোললেন। বাপশভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তৎকালে উচ্চস্বরে আর কিছুই কহিছে পারিলেন না। অনশ্তর তিনি নদীবেগবৎ আগত অপ্রবেগ রামের স্কৃত্তি সহসা ধৈর্যবলে নিরোধ করিলেন এবং এক দীঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রিক নেন্ন মার্জনা করত প্ররয়ে কহিছে লাগিলেন, সথে! মহাবীর বালী অক্রাকে রাজ্যচন্ত্রত করে এবং আমায় কঠোর কথা শ্নাইয়া আবাস হইতে দুর্বিসিরয়া দেয়। ঐ দুর্গ্ণ আমার প্রাণাধিক পদ্নীকৈ হরণ এবং মিন্তবর্গকে স্কৃত্তির বন্ধন করিয়াছে। আমাকে বিনাশ করিতে তাহার অত্যশতই যদ্ধ তেলাক বার বানরসকল প্রেরণ করিয়াছিল, আমিও উহাদিগকে বধ করিমাছিল, বিলতে কি, তুমি যখন আইস, তথন তোমায় দর্শন করিয়া আমি শতক্তিমে অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। দেখ, লোক অক্রপ ভয়েও ভাত হইয়া থাকে। এক্রণে কেবল হন্মান প্রভৃতি বানরেয়া আমার সহার। আমি কণ্টে পড়িয়াও ইহাদের গালে প্রণ ধারণ করিয়া আছি। এই স্কেহার্র বানরগণ সর্বা আমার রেজা করিতেছে। ইহারা আমি বাইলে যায় এবং বাসলে বৈসে। সথে! এক্রণে তোমায় অধিক আর কি কহিব, সংক্ষেপে এইমান্ত জানিও, যে প্রখ্যাতপোর্য্য বালীকে বধ করিলেই আমার বর্তমান দৃঃখ তিরোহিত হইবে। তাহার বিনাশে আমার জীবন ও স্থা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। রাম! আমি শোকার্ত ইইয়া শোকনাশের উপায় তোমায় কহিলাম। তুমি স্থা হও বা দৃঃখে থাক, আমাকে এক্ষণে আশ্রয় দান করিতে হইবে।

রাম কহিলেন, সৃহ্গীব! বালীর সহিত তোমার এর্প শত্রতা জন্মিবার কারণ কি? যথার্থতঃ শ্রনিতে ইচ্ছা করি। আমি ইহা প্রবণপ্র্ব ক উভয়ের বলাবল ও কর্তবা অবধারণ করিয়া যাহাতে তুমি সৃখী হও করিব। তোমার অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে এবং বর্ষাকালে জলবেগ ষেমন প্রবল হয়, সেইর্প উহা আমার হৃৎপিন্ড স্পানন করিয়া বিধিত হইতেছে। এক্ষণে যাবং আমি শরাসনে জ্যা আরোপণ না করি, তাবং তুমি হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্তমনে সমস্তই বল, আমার শর মৃত্ত হইবামান্ত তোমার শন্ত নণ্ট হইবে।

স্থাীব রামের এই কথা শ্নিয়া চারিটি বানরের সহিত যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।



নবম সগাঁ। অনশ্তর স্থাবি শত্রতার প্রসণ্গ করিয়া কহিলেন, রাম! মহাবল বালী আমার জ্যোষ্ঠ প্রাভা। তিনি পিতার একাশ্ত বহুমানের পাত্র ছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে সবিশেষ গৌরব করিতাম। পরে পিতার লোকান্তরপ্রাশ্তি হইলে,

মন্দ্রিগণ জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রীতিভাজন বালীকেই বানর-রাজ্ঞার আধিপতা প্রদান করেন। তিনি বিশ্তীণ পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি চিরকাল দাসের ন্যায় তাঁহার পদানত ছিলাম।

মায়াবী নামে তেজস্বী এক অস্র ছিল। সে দৃন্দ্ভি দানবের জ্যেষ্ঠ প্র। প্রে উহার সহিত বালীর স্থা-সংকাশত শার্তা সংঘটন হয়। একদা রজনীযোগে সকলে নিদ্রিত হইলে ঐ অস্র কিন্দ্রিশাখারে আসিয়া জ্যেষভরে সিংহনাদপ্রেক বালীকে যুখ্যার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। ঐ সময় বালী নিদ্রিত ছিলেন। তিনি উহার ভৈরবনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না, তংক্ষণাৎ মহাবেগে নিগতি হইলেন। তিনি ঐ অস্র সংহারার্থ মহারোমে নিন্দ্রান্ত হইলে আমি প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। তাঁহার পত্নীরাও প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই মহাবল উহাদিগকে অপসারণপ্রেক বহিগতি হইলেন। তথন আমিও প্রাত্দেনহে উহারই পন্চাৎ পন্চাৎ চলিলাম।

অনশ্তর মায়াবী দ্র হইতে আমাদিগকে দেখিরা ভীতমনে পলারন করিতে লাগিল। আমরাও দ্রুতপদে ধাবমান হইলাম। ঐ সময় চন্দ্রেদেয় হইতেছিল, পথ স্পুণত দেখা বাইতেছে। ইতাবসরে মায়াবী মহাবেগে এক বিস্তীর্ণ তৃণাক্ষ্ম দ্র্গম ভ্রিবরে প্রবেশ করিল। আমরাও গিয়া উহার ব্যার অবরোধ করিলাম। বালী উহাকে ঐ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া রোমান্ত ইইলেন এবং ক্র্মান্ত আমাকে কহিলেন, স্কুটীব! তুমি এক্ষণে সাবধান হুইয়া এই ব্যারে দাঁড়াইয়া থাক। আমি বিবরে প্রবেশ ও সমরে শত্নাশ করিল আমাক আমাকে প্রাক্তি সমরে ভারনাশ করিলাম। বিশ্বর প্রবেশর প্রার্থনা করিলাম। বিশ্বর প্রবিশ্বর দিনিয়া তাঁহার সহিত প্রবেশের প্রার্থনা করিলাম। বিশ্বর প্রবিশ্বর ইইলেন।

আমাকে পাদলপর্শ পূর্বক শপথ কর্ম্বর্ধ তথ্য প্রতিষ্ঠা ইইলেন।

অনন্তর'এক বংসরেরও আধিক বিশ্ব অতিক্রান্ত ইইরা গেল। আমি বিলাবারে
দণ্ডায়মান, ভাবিলাম, বালা ক্রিক অনিন্ত ইইরাছেন। দেনহবশতঃ মনে অত্যণত ভর
উপস্থিত ইইল এবং নানাক করি অনিন্ত আশুকা ইইতে লাগিল। পরে বহু কাল
অতীত ইইলে দেখিলাম, সেই বিবর ইইতে উল্প র্যির নির্গত ইইতেছে।
তদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত দৃঃখিত ইইলাম। তংকালে অস্বগণের বীরনাদ
আমার কর্ণে প্রবিশ্ব ইইল, কিন্তু যুম্পপ্রবৃত্ত বালার রব কিছুই শ্নিতে
পাইলাম না। তথন আমি এই সকল চিহ্নে তাঁহার মৃত্যু অবধারণ করিয়া
শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড ব্যারা বিলম্বার রোধ করিলাম এবং শোকাক্রান্তমনে
তাঁহার তপ্ণ করিয়া কিন্কিন্থায় প্রতিনিব্ত ইইলাম। সংখ! আমি বহুয়ন্নে
বালার ব্রান্ত গোপন করি, কিন্তু পরিশেষে মন্ত্রিগণ সমন্তই শ্নিলেন এবং
একমত ইইয়া আমাকেই রাজা করিলেন।

অনন্তর আমি ন্যায়ান্সারে বালীর রাজ্য শাসন করিতেছি, ইতাবসরে তিনি শত্র সংহার করিয়া আগমন করিলেন এবং আমাকে অভিষিদ্ধ দেখিয়া জোধসংরক্ত নেত্রে মন্ত্রিগণকে বন্ধনপূর্বক কট্নিক্ত করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, তংকালে আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ নিগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রত্বোরবে সংকৃচিত হইয়া আমায় নিরস্ত থাকিতে হইল। বালী শত্রনাশ করিয়া প্রপ্রবেশ করিয়াছেন, আমি সম্মানার্থা, তাঁহাকৈ অভিবাদন করিলাম। কিন্তু তিনি প্রাকিত মনে আমায় আশবিশি করিলেন না। আমি তাঁহার পদে করিনীট স্পর্শ প্রকি প্রণত হইলাম, কিন্তু তিনি জোধনিকশ্বন আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।

**দশম লগ**িঃ অনন্তর আমি আপনার হিতসন্কলেপ কহিলাম, রাজন়্ তুমি ভাগ্যক্তমে শত্র, নন্ট করিয়া নিবি'ছেন্ন উপস্থিত হইয়াছ। আমি অনাথ, তুমিই আমার অধীশ্বর: আমি তোমার এই বহুশলাকাষ্ট্র উদিত পূর্ণ চন্দ্রাকার ছব ও চামর ধারণ করিতেছি, এক্ষণে গ্রহণ কর। আমি নিভান্ত কাতর হইয়া সংবংসরকাল সেই বিলম্বারে দাঁড়াইয়া ছিলাম দেখিলাম গর্ড হইতে স্বারদেশ পর্যন্ত শোণিত উবিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে আমি যংপরোনান্তি শোকাকুল হইলাম, এবং আমার মনও বিলক্ষণ চণ্ডল হইয়া উঠিল। অনশ্তর আমি শৈলশ্পোম্বারা বিলম্বার রুম্ধ করিলাম এবং ডথা হইতে পুনরার বিষয়মনে কিম্কিণার প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরে পোরগণ ও মন্তিবর্গ আমার দর্শন পাইয়া ইচ্ছা না করিলেও আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। এক্ষণে ভূমি ক্ষমা কর। ভূমিই মাননীয় রাজা। পূর্বে আমি বেমন তোমার পদানত দাস ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছি। তোমার অদর্শনিই আমার এই নিয়োগের কারণ। এক্ষণে এই নগর, অমাত্য ও বেশারগণের সহিত নিম্কণ্টক রহিয়াছে। তোমার রাজ্য আমার হস্তে স্থাপিত <mark>ছিল, আমি কেবল ইহা রক্ষা করিতেছিলাম। বীর! আমি প্রণিপাতপ্রেক</mark> কৃতাঞ্চলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, ক্রোধ সংবরণ কর। অরাজক রাজ্যে অন্যের জিগীষা হইয়া থাকে, এই আশক্তান্তমেই পৌরগুর্ম্পুই সন্দিরগ একমত হইয়া বলপূর্বক আমাকে রাজা করিয়াছেন।

রাম! আমি সবিনরে এইর্প কহিতেছি ইচাবসরে বালী আমাকে ধিল্লারপ্রেক ভংসনা করিয়া নানা কথা কহিতেছি ইচাবসরে বালী আমাকে ধিল্লারপ্রেক ভংসনা করিয়া নানা কথা কহিতেছি এবং অভিমত মন্দ্রী ও প্রজাগকে
আনরন ও আমাকে আহনান করিয়া স্থেতি একদা রজনীবােগে মায়াবী নামে এক
অস্র ব্রুখার্থী হইয়া জােক্রের আমার আহনান করিয়াছিল। আমি উহার
আহনানে রাজভবন হইতে মিজান্ত হই। এই দার্ব লাভাও তংকালে আমার
অন্সর্গ করে। অনন্তর প্রি মহাবল মায়াবী রাহিকালে আমাদিগকে বহিগত
দেখিয়া ভীতমনে ধাবমান হইল। আমরাও মহাবেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চিললাম। পরে সে এক ভীবণ প্রশাত গতে প্রবেশ করিল। তথন আমি এই
য়্রদর্শনকে কহিলাম, দেশ, শহ্র নিপাত না করিয়া ক্লাচই নগরে প্রতিগমন
করিব না। বাবং এই কার্য স্কুল্লান না হইতেছে, তাবং তুমি এই বিলন্ধারে
আমার প্রতীক্ষা কর। স্কুল্লাব আরে থাকিল, এই বিশ্বাসে আমি ঐ দ্বর্গম
গতে প্রবেশ করিলাম। মায়াবীর অন্বেশণে সংবংসর অভিকাশত ইইয়া গেল, এবং
সে অন্তিশিন্ট কলিয়াই মনে অভ্যত হাস জন্মিল। পরে আমি ভাহার দর্শন
পাইলাম এবং তন্দন্তেই ভাহাকে স্বান্ধ্যে নিপাত করিলাম। তথন সে ভ্তলে
পড়িয়া অস্ফান্ট শব্দ করিতে লাগিল এবং তাহার দেহরত্তে ঐ গর্তও প্র্ণ

অনশ্তর আমি ঐ পরাক্তাশত অস্বকে অক্তেশে বিনাশ করিয়া বহিপতি হইতেছিলাম, কিন্তু গতের দ্বার পাইলাম না, গতের মূখ প্রচ্ছল ছিল। তখন আমি স্থাবি স্থাবি রবে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে অত্যন্তই দ্রাধিত হইলাম। পরে প্নঃ প্রাঃ পদাঘাত করাতে প্রশতর পতিত হইলা। আমিও সেই পথ দিয়া বহিপমনপ্রক প্রপ্রবেশ করিলাম। দেখ, স্থাবি ভ্রাতৃদ্নেহ বিক্ষাত হইয়া রাজ্য লইবার চেণ্টা করিয়াছিল। ঐ ক্রেই গর্তমধ্যে আমায় রুখ করিয়া রাখে।

নিল'ল্ছ বালী আমাকে এই বলিয়া একবন্দ্র নির্বাসিত করিয়া দিল।
সে আমার ভার্যা হরণপূর্বক আমাকে প্রভ্যাখ্যান করিল। আমি উহার ভরে
বনগহনা সসাগরা পৃথিবী পর্যটন করিয়াছি, এবং ভার্যাহরণে অত্যন্ত দঃখিত
হইয়া ঋষাম্ক পর্বতে আশ্রয় লইয়াছি। এই স্থানে বালী বিশেষ কারণেই আর
আসিতে পার না। সখে! কি জন্য আমাদের বৈর উপস্থিত হইল, এই আমি
ভোমার সমস্তই কহিলাম। আমার নিরপরাধে এই বিপদ সহ্য করিতে হইতেছে।
আমি দ্র্দান্ত বালীর ভরে নিতান্তই কাতর। ভরনাশন! এক্ষণে উহাকে হনন
করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

তখন তেঞ্চনবী রাম হাস্য করিয়া স্সক্তাত বাক্যে কহিতে কাণিলেন, সথে।
আমার এই সকল অমোঘ প্রথর শর রোবে উন্মার হইয়া সেই দ্বেত্তি বালীর
উপর পতিত হইবে। আমি বাবং তোমার সেই ভার্যাপহারক দৃষ্চরিত্র পাপীকে
না দেখিতছি, তাবং তাহার জীবন। তুমি বে শোকার্ণবে নিমণ্ন হইয়াছ, আমি
ন্বদ্তান্তে তাহা ব্রিত্তিছে। এক্ষণে আমি তোমাকে উন্ধার করিব। তুমি
অচিরাংই রাজা ও ভার্যা প্রাণত হইবে।

একাদশ দর্গ । অনুষ্ঠার মহাস্থা রামের এই বিজনক তেজােন্দ্রীপক বাক্য প্রবণপূর্বক উ'হার ভ্রদী প্রশংসা করত ক্রিলেন, সমে! তুমি ক্রোধাবিন্ট হইয়া ব্লান্ডকালান স্থের ন্যার স্ত্রিক্র শরে সমন্ত লােক দণ্ধ করিছে পার, সন্দেহ নাই। তােমার শর মুদ্ধের ও প্রদীত। একাণে আমি বালার বলবার্য ও পার্যের কথা ক'হাজােন্ত তুমি অনন্যমনে প্রবণ কর। বালার দািত্ব অসাধারণ। তে প্রত্যাহে পান্তর রাগির হইতে প্রে সাগরে এবং দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে অবিশ্রম্ভি গমন করিয়া থাকে। ঐ বার পর্বতে আরােহণ্প্রেক অত্যাহ্ন শিখরসকল কন্দ্রকাং মহাবেশে উথেন উৎক্ষেপণ ও প্নরার প্রহণ করে এবং ন্বার বল প্রদর্শনের নিমিন্ত বনের অন্তঃসারষ্ট্র ব্ক্সকল ভাগিয়া থাকে।

পূর্বে দৃশ্দৃতি নামে কৈলাসশিধরপ্রভ মহিষর্পী এক অস্র ছিল। সে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত। একদা ঐ মহাকার বরলাভে মৃশ্ধ হইয়া বীর্যমদে তরণাসঞ্জল সম্দ্রের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে অনাদর করিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত ফুম্থে প্রবৃত্ত হও।

তখন ধর্মশীল সম্দ্র গারোখানপ্রেক ঐ আসল্লম্ভূ অস্বকে কহিলেন, বীর! আমি তোমার সহিত বৃদ্ধ করিতে পারিব না; বে সমর্থ হইবে কহিতেছি শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমালয় নামে নির্বরপূর্ণ গহ্রবশোভিত এক পর্বত আছেন। তিনি শংকরের শ্বশূর ও মহবিগিদের আশ্রয়। এক্ষণে তিনিই তোমাকে অতিমান্ত প্রতি দান করিতে পারিকেন।

তখন দৃশ্দৃতি মহাসাগরকে ভীত দেখিয়া প্রক্ষিত শরের ন্যার শীঘ্র হিমালরের বনে উপস্থিত হইল এবং উহার বৃহৎ বৃহৎ শ্বেতবর্ণ শিলাসকল ভ্তলে নিক্ষেপপ্রাক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ধবলমেঘাকার প্রিয়দর্শন শাস্তম্তি হিমাচল স্বশিখরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, ধর্মবিংসল! আমি তাপসগণের আশ্রয়, বৃদ্ধে স্পট্ নহি। স্তরাং আমাকে ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত হইতেছে না।

## কিন্ফিৰাকাণ্ড

তথন দ্বেদ্যিত ক্রুম্থ হইয়া আরম্ভ চক্ষে কহিল, বাদ তুমি ব্রুম্থ অসমধর্ণ হও, অথবা আমার ভরেই ভশ্নোংসাহ হইয়া থাক, তবে বল, আমি ব্যথাখী, এক্ষণে কে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবে?

স্বস্থা হিমাচল কহিলেন, বীর! রমণীর কিন্দিশ্য নগরীতে বালী নামে এক প্রবলপ্রতাপ বানর আছে। সে দেবরাজ ইন্দের প্রতি স্রপতি বেমন নম্চির সহিত, তদ্র্প সেই রণপণিওত তোমার সহিত কিন্দিশ করিবে। একণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র তাহার নিকট গ্রাম কর। সে ব্লেখবীর এবং তাহার বীর্য একাণ্ডই দ্রাসহ।

তখন দ্বন্দ্রভি এই কথা দ্বিনয়া স্থাতিসর ক্লোধাবিল্ট হইল এবং তীক্ষাশৃশ্য অতিভীবণ মহিষম্তি ধারণ ক্রিয়ে বর্ধাকালে গগনতলে জলপূর্ণ মহামেদের ন্যায় কিন্দিশ্যর অভিমুখে চলিক্ষ্টিক উহার প্রেম্বারে উপস্থিত হইয়া ভ্রিভাগ



কম্পিত করত দৃশ্দৃতির ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল। কখন নিকটের বৃক্ষ ভান ও চৃশ্ করিতে প্রব্যু হইল, কখন খুর-প্রহারে ধরতেল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং কখন বা মাতভাগর ন্যায় সদর্পে শৃভগদ্বারা দ্বারদেশ খ্ণিড়তে লাগিল। তংকালে বালী অন্তঃপ্রে ছিলেন। তিনি উহার বীরনাদ সহিতে না পারিয়া তংকাণে তারাগণের সহিত চল্দের ন্যায় দ্বীগণ সমভিব্যাহারে নিজ্ঞান্ত হইলেন।

বনচর বানরগণের অধী বর বহিগতি হইরা দ্বদ্ভিকে স্পন্ট ও পরিমিত কথায় কহিলেন, মহাবল! তুমি কি নিমিত্ত প্রেম্বার রোধ করিয়া সিংহনাদ করিতেছ? আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এক্ষণে প্রায়ন কর।

তথন দ্ব্দটিভ এই কথা শ্নিরা রোধরস্তনেত্রে কহিতে লাগিল, বীরা তুমি স্তীলোকের সমক্ষে কিছু কহিও না। অদ্য আমার সহিত ব্দেধ প্রবৃত্ত হও,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে তোমার কল ব্রিতে পারিব। অথবা আমি আজিকার এই রাচি ক্রোধ সংবরণ করিয়া রাখি, স্বের উদয়কাল পর্যন্ত তোমার ভোগ সাধনের জন্য প্রতীক্ষা করিব। তুমি কপিকুলের অধিপতি, এক্ষণে তাহাদিগকে আলিপানপ্রেক প্রতীক্ষা করিব। তুমি কপিকুলের অধিপতি, এক্ষণে তাহাদিগকে আলিপানপ্রেক প্রতীতের উপহারে তৃশ্ত কর, কিন্কিশা নগরীকে মনের স্থে দেখিয়া লও এবং স্বৃহ্ণগণকে আমশ্রণ ও আত্মতুল্য কোন ব্যক্তির উপর রাজ্যভার অপণি কর। আমি কল্য নিশ্চয়ই তোমার দর্প চূর্ণ করিব। নিরুদ্র, অসাবধান, কৃশ ও তোমার সদৃশ মদোন্মন্তকে বধ করিলে দ্র্ণহত্যার পাপ জন্মে, স্তরাং নিরুদ্ত হইলাম; তুমি স্বজ্বলে গিয়া স্বী সন্ভোগ কর।

বালী এই কথা শ্বনিয়া ক্রোযাবিষ্ট ইইলেন এবং তারা প্রভৃতি স্থাদিগকে বিদায় দিয়া হাস্যমূখে ঐ মূখিকে কহিলেন, দেখ, বদি তুই ব্যুদ্ধে নির্ভার ইইয়া থাকিস, তবে আর আমায় মন্ত বোধ করিস না; আমার এই মন্ততা উপস্থিত যুদ্ধের বীরপান বলিয়া অনুমান কর।

বালী এই বলিয়া পিতৃদন্ত স্বৰ্ণহার কণ্ঠে ধারণপ্র্বক ক্রোধভরে ব্ন্থার্থ দিন্দায়মান হইলেন এবং ঐ পর্বভাকার অস্বাকে শৃংপা গ্রহণ ও উৎক্ষেপণপ্র্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দ্বন্ধভির কর্ণবিবর হইতে শোণিতধারা বহিতে লাগিল। উভয়েই জিগীয়ার বশবতী। তুম্বা ব্ন্থা উপ্লিখত হইল। ইন্দাবিক্তম বালী দ্বন্ধভিকে ম্থি, জান্, পদ, শিলা ও ব্রেক প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বন্ধভিত প্রতিপ্রহার করিতে লাগিল এবং প্রেখতে দেখিতে হীনবল হইরা পড়িল। তথন বালী বলবিক্তমে বিধিত ক্রিকে এবং উহাকে উল্লোলনপূর্বক ভ্রেল নিক্ষেপ করিলেন। দ্বন্ধভিত ক্রিক হইরা গেল। উহার কর্ণ ও নাসা হইতে রক্তরোত প্রবাহিত হইতে লাখিল এবং সে বেমন পড়িল, অস্থানই পশ্ববাহত করিল।

অনশ্তর বালী ঐ মৃত্রিটেতন অস্রকে তুলিরা এক বেগে বোজন দ্রের ফেলিরা দিলেন। নিক্সিও ইইবার কালে উহার মৃখ হইতে রক্তবিন্দ্র বার্বশাং মতখ্যের আশ্রমে পাতিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষি সহসা কোধাবিদ্য হইলেন। ভাষিদেন, এ কাহার কার্য? যে স্রান্ধা আমার শোণিতস্পদেশি দ্বিত করিল, সেই দ্রেশ্ত নির্বোধ মৃশ্ কে?

মতপা এই চিন্তা করিয়া নিজ্ঞান্ত হইকোন এবং ভ্তলে এক পর্বতাকার মৃত মহিষকে পতিত দেখিতে পাইলেন। তিনি তপোবলে উহা বানরেরই কার্য ব্রিয়া এইর্প অভিসম্পাত করিলেন, যে বানরের এই কর্ম, সে আমার আশ্রমপদ দ্বিত করিয়াছে এবং এই অস্রদেহ শ্বারা ব্রুসকল ভাগ্নিয়া ফেলিয়াছে, সেই নির্বোধ যদি আমার এই তপোবনের এক যোজনের মধ্যে আইসে, তন্দশ্ভেই মৃত্যুম্থে পড়িবে। এই বনে তাহার যে কেহ সহচর আছে, এক্ষণে তাহাদের আর বাস করিবার আকশাক নাই। তাহারা যথায় ইছা প্রশান কর্ক। নচেৎ তাহাদিগকেও অভিসম্পাত করিব। আমি এই বন প্ত-নির্বিশেষে পালন করিতেছি। বানরগণ ইহার ফলম্লে পশ্র ও অপ্রুর সমস্তই ছিন্নভিন্ন করিয়া থাকে। অতএব আমি আছিকার দিন ক্ষমা করিলাম, যদি কলা কাহাকেও দেখিতে পাই, তবে সে আমার অভিশাপে বহুকাল পাষাণ হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

বানরগণ মহার্ষ মতশ্যের এই কথা শ্বনিয়া বন হইতে বহিগতি হইল। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



তখন বালা উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জিক্ষাসিলেন, মতপ্যবনের বানরগণ! তোমরা কি জন্য আমার নিকট আগমন করিলে? তে্ন্যাদের কুশল ত?

অন্তর বানরেরা বালীর নিকট, মতপা বে করিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন. কহিল। তখন বালী বানরগণের মুখে তাহা করিয়া অবিলন্দে মতপোর নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্চলিপটে শ্রুম্বর্লাপতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহার্ব কিছুতেই প্রসম্ল হইলেন টি তিনি তাহাকে অনাদরপূর্বক আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তদবধি বালী শুরুষ্ট্রিটাবে ভীত ও অত্যন্ত বিহুন্ন; তিনি এই খাব্যমুকে প্রবেশ করিতে বাহুছ্ব দেখিতেও আর ইচ্ছা করেন না। বালীর প্রবেশাধিকার নাই জানিয়া, কর্মি সহচরগণের সহিত প্রফুল্সমনে এই অরশে বিচরণ করিতেছি। রাম! করি দেখ বলদপে নিহত দুন্দ্ভির শৈলাশিখরাকার কংকালসকল দেখা বায়। এই শাখাপ্রশাখাব্দ সুদ্বিদ্ সাতটি তাল বৃক্ষ। মহাবল বালী সমকালেই ইহাদিগকে কন্পিত করিয়া প্রশ্নেনা করিতে পারেন। স্থে! এই আমি তাহার অসাধারণ কলবতিবের পরিচর দিলাম। একণে তুমি কিরুপে যুদ্ধে তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, বল।

তখন লক্ষ্যণ ঈষং হাস্য করিয়া কহিলেন, স্থাবি! কি হইলে তোমার বালবিধে বিশ্বাস হইবে? স্থাবি কহিলেন, প্রে মহাবীর বালী এক এক সময় অনেকবার এই সাতটি তাল ভেদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বাদ রাম এক শরে ইহার একটিকে বিশ্ব করিতে পারেন এবং বাদ এই মৃত মহিষের অস্থি এক পদে উরোলনপ্রেক বেগে দুই শত ধন্ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ব্রিধ্ব, বালী নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

স্থাব লোহিতপ্রাশ্তলোচনে এই বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত প্নেরার কহিলেন, দেখ, বালী বার ও শ্রোভিমানী। তাহার বল ও পোর্বের কথা সর্বগ্রই প্রচার আছে। সে দৃর্জার, দৃধার্য ও দৃঃসহ। উহার কার্য দৈবেরও অসাধ্য দেখা যায়। এক্ষণে আমি এইসকল ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছ এবং ঝয়মাকে প্রবেশপ্রক সর্বপ্রধান হন্মান প্রভৃতি অন্রক্ত মন্তিগণের সহিত এই নিবিড় শনে পর্যটন করিতেছি। রাম! তুমি একান্ড মিত্রবংসল। তোমার ন্যায় সং ও

প্রশংসনীয় মিত্তকে পাইয়া, আমি যেন হিমালয়ের আশ্রয়ে রহিয়াছি। কিন্তু বলিতে কি, সেই বলশালী দ্রাচার বালীর বল আমার মনে সততই জাগিতেছে। তোমার সাংগ্রামিক বিক্রম কির্পে, আমি কখন তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে তুলনা অবমাননা বা ভর প্রদর্শন করিতেছি না, কিন্তু বালীর ভীমকার্যে স্বরংই ভীত হইয়াছি। সখে! তোমার কখাই আমার প্রমাণ: তোমার এই আকৃতি ও সাহস ভস্মাচ্ছ্র অনলের ন্যায় অপ্রে তেজ বিকাশ ক্রিতেছে।

তখন রাম সহাস্যমধে কহিলেন, স্থাবি! বদি আমাদের বলবিক্রমে তোমার বিশ্বসে না হইয়া থাকে তবে তুমি যুখে বাহার শ্লাঘা করিতে পারিবে, আমি এখনই তোমার মনে এইরূপ প্রতার জন্মাইয়া দিতেছি।

মহাবীর রাম স্থাবিকে এইর্পে প্রবোধ দিয়া: চরণের বৃন্ধাপার্ল ন্বারা অবলালালমে দ্বদ্ভির শ্বক দেহ দশ যোজন দ্রে নিক্ষেপ করিলেন। তথ্য স্থাবি তাহা দেখিয়া লক্ষ্যণ ও বানরগণের সমক্ষে স্বের নাার প্রথর রামকে প্রবার স্স্পাত বাক্যে কহিলেন, রাম! তথন বালা মদবিহলে ও ক্লাত ইইয়া রসাদ্র মাংসল ও অভিনব দেহ দ্রে ফেলিরাছিলেন, কিন্তু একণে ইইয়া দ্বেল লঘ্ন ও তৃণতুলা ইইয়াছে। স্তরাং তৃক্ষি অক্রেশে হাসিতে হাসিতেই নিক্ষেপ করিলে। ইহাতে তোমার কি বালার ব্রি আমক, কিছুই তাহার নির্ণাঃ হইল না। আর্দ্র ও শ্বক এই উভরের বিলক্ষ্য প্রথম এই করিশে আমারও মনে সংশয় হইতেছে। বাহা ইউক, ক্রারে তৃমি একটি শাল বৃক্ষ ভেদ কর, ইহাতে উভরের বলাবল ব্রিতে প্রকারব। তৃমি এই করিশ্ব-ভাকার শ্রাসনে জ্যা গ্ল ষোজনা করিয়া আক্র সাক্ষরণপূর্বক শর মোচন কর। তোমার শর উন্মন্ত ইইবামার নিশ্চরই স্বের্টিছ, তৃমি আমার পক্ষে বাহা প্রির বোধ করিতেছ, তাহাই সাধন কর। যেমুর্ট তেজস্বীর মধ্যে স্বর্ণ, প্রত্রের মধ্যে হিমাচল এবং চতৃৎপদের মধ্যে সিংহ, সেইর্প মন্ত্র মধ্যে তৃমিই বিক্রমে স্বর্ণপেকা শ্রেন্ড।

বাদশ লগ । তথন রাম স্থানের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত শরাসন ও এক ভীষণ শর গ্রহণ করিলেন এবং তালব্দ্ধ লক্ষ্য করিয়া টংকার শল্পে দিগদ্ত প্রতিধননিত করত শর ত্যাগ করিলেন। সেই শ্বর্ণখিচিত শর মহাবেগে পরিত্যক্ত হইবামার সণত তাল পরে পর্বত পর্যন্ত ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মৃহ্ত্মধ্যেই আবার ত্ণীরে উপস্থিত হইল। তথন স্থোব অস্কর্বিংপ্রবর্ণ মহাবীর রামের শরবেগে সণত তাল বিদীর্ণ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং লম্বিত ভ্রমণে সাল্টাপো তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপ্রট কহিতে লাগিলেন, রাম! বালীর কথা দরে থাক, তৃমি শরজালে ইন্দানি দেবগণকেও ফুন্থে বিনাশ করিতে পার। যিনি একমার শরে সণত তাল, পর্বত ও রসাতল পর্যন্ত ভেদ করিলেন, সমরে তাঁহার সম্মুখে কে তিন্ঠিতে পারিবে? তোমার প্রভাব ইন্দ্র ও বর্গের তুলা। তোমাকে মিরভাবে পাইয়া আজ আমি বীতশোক হইলাম। আজ আমার প্রীতিরও আর পরিস্থামা রহিল না। এক্ষণে আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপ্রট কহিতেছি, তুমি এখন আমার হিতোদেশে সেই দ্রাত্র্পী শর্ম বালীকে বিনাশ কর।

অনন্তর রাম প্রিয়দর্শন স্থাবিকে আলিজ্যনপূর্বক প্রিয় বচনে কহিলেন, সথে! চল আমরা এই ঋষ্যমূক হইতে কিন্দিন্ধায় যাত্রা করি। তুমি সর্বাগ্রে যাও, গিয়া সেই দ্রাতৃগন্ধী বালীকে সংগ্রামার্থ আহত্তান কর।

তখন সকলে শীঘ্র কিছ্কিশ্বায় উপস্থিত হইলেন এবং কোন এক নিবিড় বনে প্রবেশপ্থিক বৃক্ষের অভ্নানো প্রচ্ছের হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে সম্গ্রীব বস্ত স্বারা কচিতট দৃঢ়তর বন্ধনপূর্বক গগনতল ভেগ করিয়াই যেন ঘোর রবে বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তথন মহাবীর বালী স্থাবির সিংহনাদ শ্নিয়া অতিশয় ক্লোধাবিষ্ট হইলেন এবং স্থা যেমল অলতাচল হইতে উদয়াচলে অনগমন করেন, সেইর্প দাীন্তই বহিগমন করিলেন। অনশ্তর গগনে যেমন ক্র ও শ্রের সেইর্প ঐ উভয়ের ঘোরতর যুন্ধ আরল্ভ হইল। উহারা ক্লোধে অধীর হইয়া প্রদপর পরস্পরকে কথন বভুতুল্য মান্তি এবং কখন বা তলপ্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাম ধন্ধারণপূর্বক ব্লেক্র ব্যবধানে প্রছল হইয়াছিলেন। তিনি উহাদিগকে অন্বিনীতনয়ন্বয়ের ন্যার অভিলর্পই দেখিলেন। তংকালে উহাদের প্রভেদ কিছ্ই তাঁহার হ্ন্যোধ হইল না এবং তিনি প্রাণান্তকর শর ভ্যাগেও বিরত রহিলেন।

এই অবসরে স্থাবি বালীর নিকট পরাস্ত হাটেন এবং রাম রক্ষা করিলেন না ব্রিয়া, ঋষাম্কাভিম্থে পলায়ন করিছে লাগিলেন। বালী ক্রোধাবিভট হইয়া উ'হার অন্সরণে প্রবৃত্ত হইলেন জুট্টাবি প্রহারবেগে জর্জারীভ্ডে ও একান্তই পরিশ্রান্ত, তিনি রক্তান্তদেহে এক শংন বনে প্রবেশ করিলেন। তদদর্শনে মহাবীর বালী "তুই রক্ষা পাইলি" ওই বলিয়া শাপভয়ে তথা হইতে প্রতিনিব্ত হইলেন।

অনশ্তর রাম লক্ষাণ ও ক্রিমানের সহিত থথার স্থানি েই বনে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় স্থানি বিলক্ষণ লক্ষিত, তিনি রামকে নিরীক্ষণ করিয়া অধামাথে দীনবাকো কহিলেন, রাম! তুমি আমার বিক্রম দেখাইলে, বালাকৈ আহ্যান করিতে বলিলে, পরে শত্রর প্রহারও সহা করাইলে, এ তোমার কির্পে ব্যবহার? আমি বালাকৈ বধ করিব না এবং এ স্থান হইতেও বাইব না, তখনই এইর্প স্টাক কথা বলা তোমার উচিত ছিল।

তথন রাম স্থাবৈকে প্রবোধবাকো কহিলেন, সথে! জােধ করিও না। আমি বে-কারণে শরতাগ করি নাই, শনে। তুমি ও বালাী, তােমরা উভয়েই দেহপ্রমাণ ও বেশে সমান ছিলে। আমি ডংকালে গাঁড, কান্ডি, ন্বর, দ্থি ও বিক্রমে ডােমাদের কিছুই প্রভেদ পাইলাম না এবং এইর শ সৌসাদ্শাে একান্ড মােহিত ও অতান্ত শান্তিত হইয়া প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলাম না। পাছে আমাদিগের ম্লে আঘাত হয়, আমার মনে এই সন্দেহই হইয়াছিল। আমি না জানিয়া. চপলতাবশতঃ তােমাকে বিনাশ করিলে লােকে আমাকেই ম্র্রেও বালক জানকরিত। আরও শরণাগতকে বধ করা একটি মহাপাতক। সথে! অধিক আর কি, আমি লক্ষ্যাণ ও জানকীর সহিত তােমারই আশ্রায়ে আছি। এই অরণ্যমাের ত্রমিই আমাদিগের গতি। একাণে পর্নর্বার গিয়া নির্ভরে দ্বন্ধবৃত্তে হও। তুমি এই মাহাতেই দেখিবে, বালাী সমরে আমার একমার শরে নির্ভত হইয়া ভাতলে লান্ডিত হইতছে। অতঃপর তুমি ষাল্যক্ষের অবতীর্ণ হইলে, আমি যাহাতে তােমায় চিনিয়া লইতে পারি, এক্ষণে এইরপ কোন এক চিহা

ধারণ কর, লক্ষ্মণ! ভূমি ঐ স্লক্ষণ বিকসিত নাগণ্ডণী লতা উৎপাটনপ্র্বক স্থাবৈর কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেও।

অনশ্তর লক্ষ্যণ শৈলতট হইতে কুস্মিত নাগপ্দেশী লতা আনিয়া স্থাবির কণ্ঠে বন্ধন করিলেন। তখন সন্ধারাগরীস্থত দেঘ বেমন বকপংক্তিতে শোভিত হয়, স্থাবি ঐ লতাপ্রভাবে সেইর্প শোভা ধারণ করিলেন এবং রামের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সহিত কিন্কিন্ধায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।

চরেদেশ সর্গ ৫ অন্তর রাম, লক্ষ্যদের সহিত স্বাণিচিত্রত ধন্ এবং থরতেজ সমরপট্ শর লইয়া, ঋষাম্ক হইতে মহাবার বালার বাহ্নকপালিত কিন্কিশ্বার বালা করিলেন। সর্বাণ্ডে স্থান গ্রীব গ্রীবাক্ষনপূর্বক চলিলেন। পশ্চাতে লক্ষ্যণ, বার হন্মান, নল, নলৈ ও ব্রপাতিগণের নায়ক তেজস্বী তার যাইতে লাগিলেন। উ'হারা গমনকালে দেখিলেন, কোথাও প্রশুভারাবনত ব্ক্, নির্মাললা সাগর-বাহিনী নদী, স্কৃত্য গহের ও গৈলাশধর রহিয়াছে। কোথাও বৈদ্ধাবং স্বছ ঈষং প্রফ্লের পালাভত ও স্প্রশুলত সরোবরে হংস, সায়স, চক্রবাক, বঙ্গলেও জলক্র্ট প্রভৃতি বিহংগেরা কোলাহল করিকছে। কোথাও ন্বির্দাকার ধ্লিধ্সের বানর। কোন স্থানে বন্য হারণেরা ব্রেট্ছ। কোথাও ন্বির্দাকার ধ্লিধ্সের বানর। কোন স্থানে বন্য হারণেরা ব্রেট্ছাল ভ্লাক্ষ্র আহারপ্রক নির্দার বিহার করিতেছে এবং কোথাও বা শহিন্তত তড়াগশল্প তটনাশক জপাম-শৈল-সদৃশ ভীষণ একচারী বন্য হস্তী বন্ধ ইইয়া গিরিতটে গর্জন করিতেছে। স্ব্যীবের বশবতী বানরগণ এই সক্ষ্যী লারণা জীবজন্ত ও খেচর পক্ষী দর্শন করেও দ্ভেপদে গমন করিতে লাগিবতি অন্তর্গ রাম এক নিবিজ্ব কি দর্শন করিয়া স্ব্যীবেক জিল্ঞাসিলেন, সধ্যে!

অনশতর রাম এক নিবিজ কি পশন করিয়া সংগ্রীবকে জিল্পাসিলেন, সথে!
গগনে খন মেখের ন্যার ঐ প্রতীট বন দৃষ্ট হইতেছে। উহার প্রাশতভাগ কললী বিকে পরিবৃত। একণে বল ডিহা কোন্ বন? শ্নিতে আমার একাশ্তই কোত্হল হইতেছে।

তখন সংগ্রীব গমন করিতে করিতেই কহিতে লাগিলেন, সংখ! এই আশ্রম সূবিস্তীর্ণ ও প্রান্তনাশক। ইহাতে উৎকৃত উদ্যান আছে এবং স্কোল, ফলম্লভ যথেষ্ট পাওয়া বায়। এই স্থানে সণ্ডজন নামে ব্রতপরায়ণ সাত জন খহি ছিলেন। তাঁহার। অধঃশিরা হইয়া থাকিতেন এবং নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও সাত দিন অন্তর বায়্ভক্ষণ করিতেন। ঐ সমুস্ত অচলবাসী খাষ সাত শত বংসর তপস্যা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন। উত্থাদের তপঃপ্রভাবে এই তর গহন আশ্রম ইন্যাদি সারাসারগণেরও অগম্য হইয়া আছে। বনের পশাপক্ষী এবং অন্যান্য জীবজনতুও ইহাতে প্রবেশ করে না। বাহারা মোহবশতঃ প্রবিদ্ট হয়, তাহারা কালগ্রন্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে অপ্সরোগণের ভ্রণরব, স্মধ্র কণ্টম্বর, ত্র্যধর্নন ও গীতশব্দ শ্ননিতে পাওয়া যায় এবং দিবাগন্ধও সতত অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে গার্হপত্য প্রভূতি গ্রিবিধ অন্নি জর্নিতেছে। ঐ দেখ, তাহার কপোতবং অর্ণবর্ণ ঘন ধুম উখিত হইয়া যেন বৃক্ষের অগ্রভাগ আব্ত করিতেছে এবং এই সমস্ত বৃক্ষও মেঘাবৃত বৈদ্যাপর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাম! তুমি লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্চলি হইয়া ঐ সমস্ত শান্ধসত্ত খবিকে প্রণাম কর! বাঁহারা উ<sup>\*</sup>হাদিগকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের ব্যাধিতর দূর হইরা বায়।

তখন ধর্মশীল রাম লক্ষ্মশের সহিত কৃতাঞ্চলি হইয়া ঐ সমস্ত খবিকে অভিবাদন করিলেন এবং স্থোবি প্রকৃতি বানরগণের সহিত হ্রুটমনে গমন করিতে লাগিলেন। উহারা ঐ আশ্রম হইতে বহুদ্রে অতিক্রম করিলেন এবং বালীর্কিত দুরাক্রমণীয় কিন্কিশ্যার উপস্থিত হইলেন।

চতুর্বশ সর্যা ৪ অন্যতর সকলে শীন্ত কিন্কিন্ধার উপস্থিত হইরা এক গহন বনে প্রবেশপূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান করিলেন। ঐ সমর প্রিরকানন বিশালগুরীব স্থাবি বনের সর্বন্ত দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক একাস্ত জোধাবিষ্ট হইলেন এবং বানরগণে পরিবৃত হইরা, ছোর রবে গগনতল বিদীর্গ করতই বেন সংগ্রামার্থ বালাকৈ আহ্বান করিতে লাগিলেন। তংকালে বোধ হইল, বেন একটি প্রকাণ্ড মেঘ বার্বেগ সহার করিয়া গর্জন করিতেছে।

পরে ঐ স্বাবং অর্থবর্ণ গবিত সিংহের ন্যার মন্থরগতি স্থাবি সানিপ্ণ রামের প্রতি দ্বিপাতপ্রক কহিলেন, রাম! একণে আমরা বালীনগরী কিন্ফিধার আগমন করিরছি। ইহা স্বর্ণখিচিত বন্দ্রপূর্ণ বানরসংকুল ও ধরজাণোভিত। বীর! তুমি প্রে বালীবধার্থ বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, উপ্নিত্ত খতু বেমন লতাকে ফলবতী করে, তদ্রপ একণে তাহা সকল কর।

ফলবতা করে, তদুপ এক্ষণে তাহা সকল কর।
তথন মহাবার রাম স্থাবের এই কথা খানিয়া কহিলেন, স্থে! লক্ষ্যণ
এই নাগপ্পৌ লতা উৎপাটনপ্র্বক তোষার কঠে বন্ধন করিয়াছেন, তুমি ইহা
ন্বারা নভামণ্ডলে নক্ষরবিভিত স্থের সুদ্ধি সমধিক শোভা পাইতেছ। এক্ষণে
ভোমার সেই প্রাত্র্পী পাচ্ন আমার ক্রেইয়া দেও। আল আমি এক্মাত্র পরে
ভোমার হৈতে তাহার তর ও পান্ত্র কিনিবালে করিব। সে আমার দ্বিকাধে পাঁড়বামাত্র
বিনন্ধ ইইয়া এই অরশ্যের ধ্রিবাল্লি ক্রিণিত হইবে। বিদ বালী আমার নেরগোচর
হইয়াও প্রাণসত্তে নিব্ত হস্ক ক্রিম আমাকে দোষী করিও এবং তন্দণ্ডে আমার
নিক্ষাও করিও। দেখ, আমি তোমার সমকে এক শরে সম্তত্যক ভেদ করিলাম,
ইহাতেই ব্রিবে, অদ্য বালী আমার হতে ক্ষে বিনন্ধ ইইয়াছে। আমি
প্রাণমকটেও মিথ্যা কহি নাই এবং ধর্মাভালোভেও কথন কহিব না। স্ত্রাং
তুমি ভর দ্র কর। আমি নিশ্চরই কহিতেছি, প্রতিজ্ঞা প্র্যা করিব। ইন্দ্র বেমন
ব্রতি ন্বারা অব্ক্রিত ধান্যকের ফলবান করেন, তন্ত্রপ আমি প্রতিজ্ঞা সফল
করিব। এক্ষণে সেই ক্রণহারশোভিত বালী বাহাতে নিক্লান্ত হর, তুমি এইর্পে
গর্জন কর। বালী নিভার জরগবিতি ও সমর্বপ্রের, তুমি ভাহাকে আহ্বান করিলে
সে স্থার সংপ্রব ভ্যাগ করিয়া অন্তঃপ্রের হইতে নিশ্চরই বহির্গত হইবে। দেখ,
বীরেরা শার্কত অবমাননা কথন সহ্য করে না, বিশেষতঃ যে আপনাকে প্রকৃত
বার বলিয়া জানে, সে স্থার নিকট কদাচই ভাহা সহিতে পারিবে না।

অন্তর স্বর্ণ পিশাল সংগ্রীব কঠোর শব্দে আকাশ তেদ করতই যেন গর্জন করিতে লাগিলেন। তথন কুলস্চীরা ষেমন রাজদোষে পরপ্রের্দশ্র হইলে আকুল হয়, সেইর্প যেন্গণ ভীত ও নিল্প্রভ হইয়া গেল। ম্গেরা সমরপরাঙ্ম্য অন্বের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বিহলেয়া ক্ষীণপ্রা গ্রহের ন্যায় ভ্তলে পতিত হইতে লাগিল। রামের উপর স্থাবের সম্প্রাবিদ্বাস এবং বিক্রম প্রকাশে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ। তিনি বায়্বেগক্ষিত সাগরের ন্যায় অনবরত মেঘগশ্ভীর রবে গর্জন করিতে লাগিলেন।

পশাদশ সাগা । অসহিক্ষ্ স্বর্ণকান্তি বালী অন্তঃপরে হইতে লাতা স্থাবির সর্বজনভীষণ গর্জন শানিতে পাইলেন। শানিবামায় তাঁহার গর্ব ধর্ব হইয় গেল, রোবে সর্বাজ্য কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রাহ্রফত স্থেরি ন্যায় তৎক্ষণাং নিম্প্রভ হইলেন। তাঁহার দল্ত বিকট এবং জোধে নের্যুগল জন্দন্ত অন্যারবং আরক্ত, স্তরাং যে হুদে পদ্মশ্রীশ্না মূণাল থাকে, তাহার নায় উহার শোভা হইল। তিনি পদ্ভরে প্থিবীকে বিদাণি করিয়াই যেন বেগে বহিগমন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে তারা তাঁহাকে আলিজান ও দেনহাবেশে প্রত্তি প্রদর্শনপূর্বক ক্ষাতিত ও ভাঁত হইয়া হিতবচনে কহিলেন, বাঁর! লোকে বের্প প্রাতঃকালে শ্যা হইতে গালোখানপূর্বক উপভ্রন্থ খালা গাঁরতাগা করিয়া থাকে, সেইর্প তুমি এই নদাঁ-বেগবৎ আগত জোধ এখনই দরে কর। কল্য সংগ্রীবের সহিত বৃশ্ধ করিও। যদিও তোমার বিপক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রবল নহে, বদিও তোমার কোন অংশে লঘ্তা নাই, তথাচ আমি তোমাকে সহসা নিগতি হইতে নিবারণ করি। বাঁর! বে কারণে এইর্প নিবেধ করিতেছি তাহাও শ্ন। পূর্বে সংগ্রীব আসিরা জোধের সহিত তোমার সংগ্রামার্থ আহ্নান করিরছিল, তুমি নিক্ষাত হইয়া তাহাকে নিরুতে কর। সেও প্রহারে ক্তবিক্ষত হইয়া পলাইরা ধার। যে একবার তোমার বলে নিরুত ও নিপাঁড়িত হইয়া পলাইরা ছার। যে একবার আহ্নান করিতেছে, এই-ই আমার আশুক্রা। উত্তে বৈরুপ দর্প, বেরুপ উৎসাহ এবং ক্রেরুপ গর্জনের বৃদ্ধি, ইহার কোন নিগ্রিক করিয়াছ এবং তাহারই বলে বার্নার হইয়া আইসে নাই। সে কাহারক সাক্ষার লইরাছে এবং তাহারই বলে বারনাদ করিতেছে। সংগ্রীব বৃদ্ধিমানত স্ক্রের্প দক্ষ, সে বাহার শক্তির পরীক্ষা লয় নাই, তাহার সহিত কদাচই সংগ্রেহি সারবে না।

নাই, তাহার সহিত কদাচই সখাজ কৈরিবে না।
বীর! প্রের্ব আমি কুমার অন্ধাদের মুখে বাহা শ্নিরাছিলাম, আজ তোমার নিকট সেই কথার উল্লেখ্য সর, প্রবণ কর। একদা অঞ্জাদ বনে গিরাছিল। সে চরপ্রমুখাং শ্নিরা অন্ধার আসিয়া কহিল, অবোধ্যার রাজপার রাম লক্ষ্মণকে কইয়া বনবাসী হইয়াছেন। ইক্ষ্মাকুবংশে উহাদের জন্ম, উহারা বীর ও দ্রুলর; একণে স্ত্রীবের প্রিয় কামনায় ঋষ্যমুকে আসিয়াছেন। নাধা! শ্নিলাম সেই মহাবলপরাজানত রামই তোমার জাতাকে যুন্ধে সাহায্য করিবেন। তিনি বেন সাক্ষাং প্রলয়ের অন্ধিন উভিত হইয়ছেন। রাম সাধ্র আপ্রয় ও বিপদ্ধের পরম গতি। যশ একমার তাহাতেই রহিয়াছে। তিনি জানী, বিজ্ঞাও পিতার আজ্ঞাবহ। হিমালয় যেমন ধাতুর আক্র, সেইর প তিনি সমশত গুণেরই আধারন্বর্প। জগতে তাহার তুলনা নাই। এক্ষণে সেই মহান্ধার সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত হইতেছে না।

বীর! আমি তোমার দ্রোধ উন্দীপন করিবার ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমার আরও কিছা বিলবার আছে শান। তুমি শীঘ্রই স্থানিকে ধৌবরাজ্যে অভিবেক কর। তিনি তোমার কনিষ্ঠ প্রাতা, তাঁহাকে প্রতিপালন করা তোমার কর্তব্য। তিনি দুরে বা নিকটেই থাকুন, তোমার বন্ধা সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার তুল্য বন্ধা প্রিবীতে তোমার আর কাহাকেও দেখি না। তুমি শানুতা দুরে করিয়া দানে মানে তাঁহাকে আপনার করিয়া লও। তাঁহার সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয় নহে। তিনি এক্ষণে তোমার পাশ্রের থাকুন। প্রাত্তসোহার্দ ভিশ্ল তোমার গত্যেতর নাই। নাখ। র্যাদ তুমি আমার কোন প্রিয় সাধন করিতে চাও, যদি তুমি

আমাকে তোমার হিতকারী বলিয়া জানিয়া থাক, তবে আমি তোমার হিতের জন্যই কহিতেছি, তুমি আমার কথা রক্ষা কর, প্রসন্ন হও। রাম ইন্দ্রপ্রভাব, তাঁহার সহিত বিবাদ করিও না।

বালীর মৃত্যুকাল অতি আসল, তিনি তারার এই হিতজনক শ্রেয়স্কর কথা শ্নিয়া কিছুতেই সম্মত হইলেন না।



বাড়শ সার্গ র তথন বালী চন্দাননা স্থানকে তংগনা করত কহিতে লাগিলেন, ভার; আমার দ্রাতা বিশেষতঃ কেনা শত্র, গর্জন করিতেছে, এক্ষণে আমি কি কারণে তাহার জোধ সহা ক্রিন? যে বারগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করেন না এবং কখনই পরাভ,ত কা নাই, অপমান সহা করা তাহারা মৃত্যু হইতেও অধিক বোধ করিয়া থাকেরা একণে স্ত্রীব যুন্ধার্থা, বল আমি উহার গর্জন কির্পে সহি। প্রিয়ে! অতঃপর তুমি রামের ভরে আমার জনা বিষম হইও না। তিনি ধর্মক্ত ও কৃতক্ত, পাপকর্মে কেন তাহার প্রবৃত্তি হইবে? তুমি সহচরীগণের সহিত নিবৃত্ত হও, আর কেন আমার সংগ্র আইস। আমি তোমার প্রীতি ও ভারুর যথেক্টই পরিচয় পাইলাম। তুমি কিছ্তেই ভাত হইও না। আমি গিয়া স্ত্রীবের সহিত বৃন্ধ করিব এবং তাহাকে বধ না করিয়া কেবল তাহার দর্প চ্র্ণ করিব। তোমার যের্প সংকশপ কিছ্তেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। স্ত্রীব ম্বিণ্ট ও বৃক্ষ প্রহারে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিবে। সেই দ্রোত্মা আমার দক্ত ও স্বৃত্ত যুখার কোনক্রমে সহিতে পারিবে না। প্রিয়ে সংপরামর্শ দিলে এবং আমার প্রতি ক্রেহও দেখাইলে। এক্ষণে আমার দিবা, এই সম্পত স্ত্রীলোককে সন্ধে। লইয়া নিবৃত্ত হও। নিশ্চর কহিতেছি, আমি স্ত্রীবকে কেবল পরাস্ত্র করিয়া আমিব।

তখন প্রিয়ব্যদিনী তারা বালীকে আলিজ্যনপূর্বক মন্দ মন্দ অগ্র বিসন্ধান করত প্রদক্ষিণ করিলেন। তিনি উ'হার জয়শ্রী লাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বস্তায়ন করিতে লাগিলেন এবং শোকে মোহিত হইয়া সহচরীদিগের সহিত অন্তঃপ্রের প্রবেশ করিলেন।

অনশ্তর বালী ভ্রুক্তগের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধভরে নগরী হইতে বেগে বহিগমিন করিলেন এবং স্থাীবের সন্দর্শনার্থ সর্বশ্র দুন্টি

প্রসারণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্বর্ণপিগাল সাগ্রীব কটিতট স্কৃত্ বন্ধনপূর্বক জনলাত অনলোর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন ঐ মহাবাহ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাবীর বালী গাঢ়বন্ধনে বস্তা পরিধানপূর্বক ফুম্মার্থ মূম্পি উন্তোলন করিয়া উ'হার দিকে ধাবমান হইলেন। সংগ্রীবও ক্রোধভরে বন্ধুমূম্পি উদ্যত করিয়া আরম্ভলোচনে উ'হার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

তখন বালী উ'হাকে কহিলেন, দেখ্, আমি অণ্যালি সংশ্লিষ্ট করিয়া স্মৃদ্চ মাষ্টি বন্ধন করিয়াছি। আজ মহাবেগে ইহা প্রহার করিয়া তোর প্রাণ সংহার করিব। তখন স্থাবিও ক্লোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আজ আমিও এই মাষ্টিন্বারা তোর মৃহতক চূর্ণ করিয়া এই দশ্ভেই তোকে মৃত্যুমূখে ফেলিব।

অনন্তর বালী স্থাবিকে বেগে আক্রমণপূর্বক প্রহার করিতে লাগিলেন।
তথন পর্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় স্থাবিরে সর্বাণ্য হইতে শোণিতপাত
হইতে লাগিল। তিনি নির্ভাৱ হইয়া তংক্ষণাং মহাবেগে এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপ্রবি যেমন পর্বতের উপর বস্তু নিক্ষেপ করে, সেইর্প বালার উপর তাহা
নিক্ষেপ করিলেন। তথন বালা বৃক্ষপ্রহারে ভাল হইয়া সাগরমধ্যে গ্রেভারাক্রান্ত
নোকার ন্যায় বিহন্ত হইয়া পড়িলেন। উভরে ভামবল ও পরাক্রান্ত, উভরের বেগ
গর্ডের তুল্য প্রবল, উভরে ভামমাতি ও রণদক্ষ এবং উভরেই পরস্পরের
রক্ষ্মান্তেরণে তৎপর। তৎকালে উহায়া আকাশের চন্দ্র-স্ক্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন
এবং তুম্লে খ্লেখ প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহনে বৃক্ষ, ইন্মার্সালা, বল্পরের নথ,
মা্টি, জানা, পদ ও হল্ড ভারা পরস্পরকে ব্যক্তির প্রহার করিতে লাগিলেন।
বোধ হইল যেন, ইন্ম্ন ও ব্রাসার বৃদ্ধ করিতেকা। দৃই জনেরই দেহ ক্ষতিবক্ষত
ও শোণিতধারায় সিক্ত। উহায়া মহা মেন্সি বালার বৃদ্ধি এবং সন্মান্তির তর্জন
করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবন্ধি বালার বৃদ্ধি এবং সন্মান্তির করিবা
দৃষ্ট হইলেন এবং ইন্মিন্সির্বার্মির আপনার হানতা দেখাইতে লাগিলেন।
সা্গ্রীব হানবল হইয়া মান্তির্বার ত্রান্ত বালার প্রতি বংপরোনাশিত
ক্রোধাবিন্ট হইলেন এবং ইন্মিন্সির্বার্মানিকে দ্বিত্তপাত করিতেকেন মহাবার
য়াম তাহা দেখিতে পাইলেম্বর্তার ভারতে তাহাকে অতিনর কাতর বোধ করিয়া বালাবৈধার্থ
ক্রমান্ত্রীর ক্ষরে লক্ষ্মান্ত্রির তাহাকে অতিনর কাতর বোধ করিয়া বালাবিধার্থ
ক্রমান্ত্রীর ক্ষরের লক্ষ্মান্ত ক্রমান্ত্র বাধিক করিয়া বালাবিধার্থ

স্থানি হানবল হইয়া মুই,ম্হ, চারিদিকে দ্ভিপাত করিতেছেন মহাবার রাম তাহা দেখিতে পাইলেম্এবং তাঁহাকে অভিদর কাতর বোধ করিরা বালাবধার্থ ভ্রুজগাভীষণ দর লক্ষ্য করিলেন। পরে তিনি উহা শরাসনে সন্ধানপ্রেক কৃতান্ত বেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন, সেইর,পে তাহা আকর্ষণ করিলেন। তখন পাক্ষণণ রামের জ্যাশব্দে একান্ত ভাত হইল এবং প্রলার-মোহে মোহিত হইরাই বেন পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ প্রদাশত ব্যুক্তলা শর বক্সের ন্যার ঘোর রবে উন্মান্ত হইবামার বালার বক্ষঃপলে গিয়া পড়িল। মহাবার বালার রামের শরে মহাবেগে আহত ও হতচেতন হইয়া অন্বিনী প্রিমার উথিত শক্তধ্বের ন্যায় ধরাশারী হইলেন। বাল্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল এবং ক্তমশঃ শরও কাতর হইয়া আসিল।

মন্যাপ্রবীর কৃতাশ্তসদৃশ রাম, ভগবান রাদ্র যেমন ললাটনের হইতে সধ্ম জানি উপ্যার করেন, সেইরাপ ঐ স্বর্ণরোপ্যক্তিত শর্নাশক প্রদীপত শর পরিত্যাগ করিলেন। বাল্ডি তম্মারা আহত ও শোণিতধারায় সিস্ত হইয়া পর্বতজাত প্রিপ্যত অশোকবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

সশ্তদশ সর্গাঃ স্বর্ণালঞ্কারশোভিত বালী দেহ প্রসারণপূর্বক ছিল্ল ব্লেজর ন্যায় ভ্তলে পতিত হইলে কিন্দিশ্যা শশাশ্বহীন আকাশের ন্যায় মলিন হইল। উ'হার কণ্ঠে ইন্দ্রদন্ত রক্লখচিত স্বর্ণহার, উহার প্রভাবে তথনও তাঁহার দেহ কান্তি,

প্রাণ, তেজ্ব ও পরাক্ষম পরিত্যাগ করে নাই। যে মেঘের প্রান্তভাগ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়েছে, ঐ মহাবীর ঐ স্বর্ণহার দ্বারা তাহারই ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে তাহার মালা, দেহ ও মর্মঘাতী শর এই তিন স্থানে শ্রী বেন বিজক্ব হইয়া রহিল। রামনিম্ভ স্বর্গসাধন শর হইতে তাহার পরমগতি লাভ হইল। ঐ সময় তিনি নির্বাণোশ্ম, খ অণ্নির ন্যায় সময়াল্গনে পতিত; যেন রাজা য্যাতি পণ্ণাক্ষর হওয়াতে দেবলোক হইতে শুন্ত ইইয়াছেন। কালই যেন প্রশ্রেকালে স্থাকে ভ্তলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বালী ইন্দের ন্যায় দ্যুসহ। তাহার বক্ষ বিশাল, বাহ্ আজান লাশ্বত, মুখ উল্লেক্স ও নের হরিম্বর্ণ। রাম লক্ষ্যণ সমভিব্যাহারে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বহ্মানপ্র্বক মৃদ্পদে তাহার সলিছিত হইলেন।

তখন বালী রণগবিত রাম ও মহাবল লক্ষ্যণকে অবলোকনপ্রিক ধর্মান্ত্রল স্মুসপাতবাক্যে কঠোরার্ঘে কহিতে লাগিলেন, রাম! অর্গম ফুম্বার্থ অন্যের উপর রুম্ধ হইয়াছিলাম, আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তুমি সম্বংশীয় মহাবার তেজস্বী ও দয়াল; রওপালনে তোমার দ্যু নিষ্ঠা আছে. তুমি উৎসাহশীল এবং প্রজাগণের হিতক্রেণ্টা করিয়া থাক, কাল ও অকাল তোমার অবিদিত নাই, প্থিবীর তাবং লোকই এই বাল্ডি তোমার যশ কাতনি করিয়া থাকে। আরও দেখ, জিতেন্দ্রিয়তা, বীরত, ক্ষুত্রির, ধৈর্ব ও লোষীর দ-ডবিধান এইগ্রিল রাজগ্ণ, তোমার এই সমস্ত গুণ প্রত্তেশ্ন আভিজ্ঞাতা আছে বলিরাই আমি তারার নিবারণ না শ্রিনয়া সমেরের সহিত ব্শে প্রবৃত্ত হইয়াছলাম। আমি বখন তোমাকে দেখি নাই ক্রেল এইর্পে মনে করিয়াছিলাম বে, আমি অন্যের সহিত ব্শেব্যাপারে অনুষ্ঠিন আছি. এ সময় রাম আমাকে কখন মারিবেন না; কিস্তু ব্রিক্লাম, তুমি অতি দ্রাখা, ধর্মধ্রলী ও অধামিক, তুমি ধার্মবি আরবল প্রত্তেশ্ব ক্রিক্লাম, তুমি ধর্মের আবরণ ধারণপূর্ব তুণাচ্ছল ক্প ও ভদ্মাব্ত অণ্নির ন্যায় রহিয়াছ। তুমি দ্রোচার ও পার্মিট; কিন্তু সাধ্র আকার পরিগ্রহ করিতেছ। তুমি যে ধর্ম-কপটে সংবৃত, আমি তাহা জানিতাম না। আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কখন কোন অনিষ্ট করি নাই এবং তোমাকে কোনরূপ অবজ্ঞাও করিতেছি না। আমি ফলম,লাহারী, বনের বানর এবং একাল্ডই নির্দেষে। আমি তোমার সহিত যুখ্য করি নাই, অন্যের উপর কুম্ব হইয়াছিলাম, স্তরাং তুমি কি কারণে আমাকে বধ করিলে? তুমি রাজপাত্র, প্রিয়দর্শন ও স্ববিখ্যাত, তোমার অংগা ধর্ম চিহুও দেখিতেছি: কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ক্ষিয়কুলে উৎপন্ন জ্ঞানী ও সংশয়শ্ন্য হইয়া ধর্মচিক্ত ধারণপূর্বক এইরূপ ক্রোচরণ করিয়া থাকে? শ্নিয়াছি, ভূমি সম্বংশীয় ও ধার্মিক, কিন্তু ব্যক্তিনাম, তোমা অপেক্ষা অসাধ, আর নাই। বল, তুমি কি কারণে সাধ্যর বেশে বিচরণ করিতেছ? নৃপতির সামদান প্রভাতি অনেকগ্রন্থি গ্র্ণ থাকে, কিন্তু তোমাতে তাহার কিছুই নাই। আমরা বানর, বনে বনে দ্রমণ ও ফলমূল ভক্ষণ করা আমাদের স্বভাব, কিল্ডু তুমি প্রেষ হইয়া কি কারণে আমাকে বিনাশ করিলে? ভূমি ও স্বর্ণ রৌপা প্রভূতি লোভনীয় পদার্থ ই বধ করিবার হেতু, কিন্তু আমাদিগের বন্য ফলম্লে কির্পে তোমার লোভ সম্ভবিতে পারে? নীডি, বিনয়: নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে রাজার অসঙেকাচ ব্যবহার আবশ্যক, স্বেচ্ছাচার তাঁহার কর্তব্য নহে। কিন্তু রমে! তুমি উচ্ছ্ **ংখল**, অব্যবস্থিত, উগ্র এবং রাজ্ককার্যে নিতাশ্তই অনুদার, তোমার নিকট ধর্মের গৌরব নাই, তুমি অর্থাকেও তুচ্ছ কর, এবং কামপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয় স্বারা

নিরণ্ডর আকৃণ্ট হইতেছ। এক্ষণে বল দেখি, তুমি আমার বিনাপরাধে বিনাশ করিয়া সাধ্যণমধ্যে কি বলিবে? রাজহণ্ডা, রক্ষথাতক, গোধা, চৌর, লোকনাশক, নাম্তিক, পরিবেক্তা, বল, কদর্য, মিত্রঘা ও গ্রুদারগামী—ইহারা নরকথ্য হইয়া থাকে। আমি বানরগণের রাজা, স্তরাং আমাকে বধ করাতে তোমায় অবশ্যই পাপ স্পশিবে।

রাম! আমার চর্মা, লোম, অস্থি ও মাংস তোমার তুল্য ধার্মিকের অব্যবহার্য 🕫 শল্যক, শ্বাবিং, গোধা, শশ ও কুর্ম এই পাঁচটি জন্তু পঞ্চনখী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে: ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু আমার ন্থ যদিও পাঁচটি, তথাচ আমার মাংস ভোজন শাশ্বসম্মত হইতেছে না, স্তরাং আমাকে বিনাশ করা তোমার সম্পূর্ণ বিষ্ণল হইল। হা! সর্বস্থা তারা আমাকে হিত ও সত্য কথাই কহিয়াছিলেন, আমি মোহাবেশে তাহা অবহেলা করিয়া কালের বশ্বতী হইলাম! কোন স্শীলা প্রমদা যেমন বিধ্যী পতি সত্তেও অনাথা, সেইর্প বস্মতী তুমি বিদ্যমানেও অনাথা হইয়াছেন। তুমি ধ্তা, শঠ ও কর্দ্র, রাজা দশরথ হইতে তোমার তুল্য পাপিষ্ঠ কির্পে জন্মগ্রহণ করিল? তোমার চরিত্র অতি দূবিত, তুমি সাধ্যেবিত ধর্ম হইতে পরিপ্রভাট হইয়াছ। হা! আমি তোমার ন্যার লোকের হস্তেই বিনন্ট কুইলাম! রাম! বল দেখি, তুমি এই অশ্ভ অন্তিত নিশ্দিত কার্য করিয়া ভ্রুক্তিবের সাক্ষাতে কি বলিবে? আমরা তোমার কোন সংস্রবে ছিলাম না, তুলি সম্মাদের উপরই এইর,প বিক্রম প্রকাশ করিলে, কিন্তু যাহারা তোমার প্রকৃত ক্রপকারী তাহাদের উপর ত কিছুই দেখিতেছি না! বলিতে কি, যদি তুমি অমির সহিত সম্পূর্থ করিতে, তবে অদাই আমার হলেত তোমায় মৃত্যু পিনির সহিত সম্পূর্থ করিতে, তবে অভ্যন্ত স্কৃতিন, কিল্তু সূপ বেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকে, তদ্রপ তুমি অদৃশ্য ইইয়া আমাকে অকিকে, স্ত্রাং এই কার্যে অবশাই তোমায় পাপ অশিতিছে। তুমি ক্রিটিবের প্রিয় সাধনোন্দেশে আমাকে বিনাশ করিয়াছ, কিন্তু যদি পূৰ্বে জানকীর আনয়নার্থ আমায় কহিতে, তবে আমি এক দিবসেই তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারিতাম। আমি তোমার সেই ভার্যাপহারী দরোদ্মা রাবণকে কণ্ঠে ক্থনপূর্বক জীবন্ত ভোমার হন্তে সমর্পণ করিতে পারিতাম। হয়গ্রীব বেমন শ্বেতা বতরীর পিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন, সেইর প আমি তোমার আদেশে জানকীকে সাগরগর্ভ বা পাতালতল হইতে আনিতে পারিভাম। আমি লোকান্তরিত হইলে সূগ্রীব যে রাজ্যাধিকার করিবে ইহা উচিতই হইতেছে. কিন্তু তুমি যে অধর্মতঃ আমাকে বিনণ্ট করিলে ইহা নিতান্তই অন্যায় হইল: দেখ, প্রাণিমান্তই মৃত্যুর বশীভূত, সূতরাং মৃত্যুতে আমার কিছুমানু ক্ষোভ নাই, কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার যে কি লাভ হইল, এক্ষণে তুমি ইহারই প্রকৃত উত্তর স্থির কর।

মহাত্ম বালীর মাখ শাতক, সর্বাল্গ শরাঘাতে কাতর, তিনি ভাস্করের ন্যায় থরতেঞ্চ রামকে নিরীক্ষণপূর্বক তৃষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

আন্টাদশ সর্গা। মহাবীর বালী নিন্প্রভ স্বের নাার জলশ্ন্য মেঘের নাায় এবং নির্বাপিত অনলের নাার পতিত আছেন, রাম তাঁহার ধর্মার্থপূর্ণ বিনীত হিতকর ও কঠোর বাক্যে এইর্প তিরুক্ত হইরা কহিতে লাগিলেন, বালি! তুমি ধর্ম অর্থ

কাম ও লোকিক আচার না জানিয়া বালকছনিবন্ধন আজ কেন আমার নিন্দা করিতেছ ? তুমি কুলগারা বাখিমান বাখগণের নিকট কিছা শিক্ষা না করিয়া আমাকে ভংসনা করিতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, এই শৈলকাননপূর্ণ ভূবিভাগ ইক্ষাকুবংশীয় রাজ্গণের অধিকৃত, এই স্থানের মূগ পক্ষী ও মনুষ্যগণের দন্ত-পরেম্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন। এক্ষণে সভাশীল সরলম্বভাব রাজা ভরত এই ভূমির রক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নীতিনিপূণ, বিনয়ী, দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনে স্থাট, তিনি দেশ-কাল জানেন, ধর্ম কাম ও অর্থের যাথার্থ্য ব্যবিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাবীরই প্রথিবীর রাজা, আমরা এবং অন্যান্য ন্প<sup>তি</sup>রা তাঁহার আদেশে ধর্মবিশিষর অভিলাষে সমগ্র ভূমেণ্ডল পর্যটন করিতেছি। রখন সেই রাজ্যবিরাজ ধর্মবিংসল প্রথিবী পালন করিতেছেন, তখন ধর্মবিশ্লব আর কে করিবে? আমরা স্বধর্মনিন্ঠ, একণে রাজনিয়োগে ধর্মপ্রন্টকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তুমি বিধমী দু-চরিত ও কামপ্রধান, এবং তোমা হইতে রাজ্ধমের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ দ্রাতা, পিতা ও অধ্যাপক, ই'হারা পিতা; কনিষ্ঠ স্রাতা, পত্র ও গ্রেণবান শিষ্য, ইহারা পত্র: এইরূপ ব্যবস্থার ধর্মাই মূল কারণ। সাধ্যাংগরে ধর্মা একান্ড স্ক্রা, তাহা সহজে ব্ঝা যায় না, কিন্তু একমার প্রমান্থাই



দনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলের হ্দরে থাকিরা শ্ভাশ্ভ সমাক্ জানিতেছেন। তুমি অস্থির, তোমার সহচর বানরেরওে চপল ও ম্র্খ, সাত্রাং জন্মান্য বেমন জন্মান্যকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইর্প তুমি তাহাদের সহিত মন্ত্রণ করিয়া কি প্রকারে ধর্ম ব্রিতে পারিবে? তুমি ক্রোধভরে কেবল আমার নিন্দা করিও না, এক্ষণে আমি বে কারণে তোমাকে বধ করিলাম, কহিতেছি শ্ন।

তুমি সনাতন ধর্ম উম্লম্খনপূর্বক ভ্রাভ্জায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা স্থাবি জাবিত আছেন, ই'হার পত্নী রুমা শাস্তান্সারে তোমার প্তবধ্ন, তাঁহাকে অধিকার করিয়া তোমার পাপ আশিরাছে। তুমি ধর্মদ্রন্ট ও স্বেচ্ছাচারী, এই জনাই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম। যে ব্যক্তি লোকবির,ন্ধ ও লোকমর্যাদার অতীত, বধদণ্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোনরপে নিগ্রহ দেখিতে পাই না। আমি সম্বংশীয় ক্ষত্রিয়, বল, কিরুপে তোমার পাপ উপেক্ষা করিব। যে ব্যক্তি কামপ্রভাবে ঔরসী কন্যা, ভগিনী ও প্রাত্বধ্তে আসম্ভ হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত হইয়া থাকে। একণে ভরত প্রথিবীর অধীশ্বর, আমরা তাঁহার অধিকৃত, ভূমিও ধর্মপথ হইতে পরিভ্রন্ত হইয়াছ, স্তরাং আমরা তোমাকে কির্পে উপেক্ষা করিব। ভরত ধর্মতঃ রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইরাছেন। যে ব্যন্তি ঘোরতর অধমার্ন, সেই ধ্রীমান তাহার দশ্ভ বিধান করিতেকের জিতান কামপরায়ণদিগের নিশ্রহে উদাত। আমরা তাহারই আদেশে তোমুক্ত নারে অধামিকদিগকে দশ্ড লিয়াহে ভাগাত। আন্দান তাহারহ আগেশে তেরিকা সারি অব্যাম কালগ্যকে দৃশ্ড করিতেছি। বেমন লক্ষ্যদের সহিত আমার সেহিদিও আছে, স্রাীবের সহিতও তেরপ; স্রাীব রাজ্য ও লালাভ উন্দেশ্ধ করিয়া আমার কর্ষসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও বানরগণের সমক্ষ্যেতার সংকরণাসিম্পর জন্য প্রতিপ্রত হইরাছিলাম; এক্ষণে মাদ্শ লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া কির্পে তাহা উপেকা করিবে? কশিরাজ! তুমি নিশ্চক ব্রিকও, আমি এই সকল ধর্মান,গত মহৎ কারণেই তোমার সম্চিত শুক্তি করিলাম। তোমাকে নিগ্রহ করাই ধর্ম। দেশ, বাহারা ধার্মিক, বরস্যের উপ্কার তাহাদিগের অবশা কর্তবা। আরও তুমি বদি ধর্মের অপেক্ষা রাখিতে, তাহা হইলে তোমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই দণ্ড ভোগ করিতে হইত। মহার্য মন্ত রিত্রশোধক দ্ইটি শ্লোক কহিয়াছেন, থামিকেরা তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন, আমিও সেই বাবস্থারুমে এইর্প করিলাম। মন্ কহিয়াছেন, মন্ব্যেরা পাপাচরণপ্র্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হর এবং প্রাণ্ডশীল সাধ্রে ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুদ্রি যের্পে হউক, পাপী শুল্ধ হর, কিল্ডু বে রাজা দল্ডের পরিবর্তে মুদ্রি দিয়া থাকেন, পাপ তাহাকেই স্পর্শে। কপিরা<del>জ</del> ! কোন এক বৌন্ধ সম্যাসী তোমারই অন্রুপ পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমার কুলপ্রেষ আর্ব মান্ধাতা তাহাকে বিশক্ষণ দণ্ড করেন এবং অন্যান্য মহীপালও অসংকে সংশোধনার্থ সম্চিত শাসন করিয়াছিলেন। রাজদণ্ড ব্যতীত পাপীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে, তন্দারা পাপের এককালে শান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আর অন্তাপ করিও না, অমি ধর্মানুরোধেই ভোমার বধ করিলাম। আমরা স্বাধীন নহি, ধর্মেরই পরতকা।

বীর! আমার আরও কিছু বালবার আছে শ্ন, কিন্তু ক্রোধ করিও না। আমি তোমাকে প্রক্ষা-বধ করিয়া কিছুমার শ্লা নহি, এবং তদ্জনা শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে থাকিয়া বাগ্রা পাশ প্রভৃতি নানাবিধ ক্টে উপার ন্বারা মৃগকে ধরিয়া থাকে। মৃগ ভীত বা বিন্বাসে নিশ্চিন্ড হউক,

অন্যের সহিত বিবাদ কর্ক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাক্ক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমান্ত দোষ নাই। দেখ, ধর্ম অচনুষ্ঠা অরণ্যে মৃগরা করিয়া থাকে; স্তরাং, তুমি শাখামৃগ—বানর, যুম্প কর বা নাই কর, মৃগ বিলয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। বার! রাজা প্রজাগণের দূর্লভ ধর্ম রক্ষা করেন, শৃভ সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং উহাদের জীবনও উহারে সম্পূর্ণ আয়ন্ত। রাজা দেবতা, মনুষার্পে প্রথবীতে বিচরণ করিতেছেন। স্তরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে অপ্রের কথা বলা উচিত নহে। আমি কুলধর্ম পালন করিলাম, কিন্তু তুমি ধর্ম না ব্রিয়া কেবল ক্রোধভরে আমায় অকারণ দোষী করিতেছ।

অনশ্তর বালীর দিব্যক্তান লাভ হইল, তিনি ষারপরনাই ব্যথিত হইলেন, ডাবিলেন, রাম একান্তই নির্দোষ। তখন তিনি কৃত্যঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমার বাকা অপ্রামাণিক নহে। তুমি উৎকৃন্ট, আমি অপকৃন্ট হইরা কির্পে তোমার কথার প্রত্যান্তর দিব? বাহাই হউক, এক্ষণে প্রমাদবশতঃ তোমার যে-সমন্ত অসপ্যত ও অপ্রিয় কহিরাছি, তাহাতে আমার দোষ নাই। দেখ, ধর্মতিত্ত তোমার পরীক্ষাসিন্ধ, তুমি প্রজাগণের হিত্সাধনে তৎপর; পাপপ্রমাণ ও দন্ডবিধান বিষয়ে তোমার অনন্বর বৃন্ধি প্রসমই মাইছ, কিন্তু আমি অধামিকের অপ্রাণ্য; ধর্মজ্ঞ। অভঃপর তুমি ধর্মসংগতে তিন্দেশ দিরা আমার রক্ষা কর।

দশ্ভবিধান বিষয়ে তোমার অনশ্বর বৃশ্ধি প্রসারই করে, কিন্তু আমি অধামি কের অগ্রগণ্য; ধর্মজ্ঞ! অতঃপর তুমি ধর্মসংগাত তিনিশ দিয়া আমায় রক্ষা কর। ঐ সময় বাংশভরে বালার কঠরেয় হতি শ্বর কাতর হইতে লাগিল, তিনি শংকনিমশন মাতংগর ন্যায় মৃতকশ্প কর্মা রামকে নিরীক্ষণপূর্বক ক্ষাণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি আনামার জন্য দুর্লাখত নহি, তায়ার নিমিন্ত শোকাকুল হই নাই এবং বাংশুর্মারের জন্যও কিছুমান্ত ভাবি না, এক্ষণে কেবল শ্বণাপদশোভী অংগদের ক্রিরাছি, এখন দে আমায় না দেখিলে অতি দীন হইরা জলাশরের ন্যায় দিকে হইয়া বাইবে। সবেমান্ত অংগদেই আমার পরে, সে বালক, আজিও তাহার বৃশ্ধির পরিণতি হয় নাই, আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও। স্ট্রোব ও অংগদের প্রতিবেধক হইলে। ভরত ও লক্ষ্মণকে বেরপ, উহাদিগকেও তদ্রপ বৃরিরবে। তপান্দনী তারা আমার জনাই সাগ্রীবের নিকট অপ্রাধিনী আছেন, স্ত্রীব যেন তাহার অবমাননা না করে। যে ব্যক্তি তোমার বশ্বদে হয়, সে তোমার প্রসাদে রাজ্য অধিকার করিতে পারে। সমগ্র প্রিববী শাসন করিতে সমর্থ হয়, স্বর্গও তাহার পক্ষে স্কুলভ হইয়া থাকে। রাম! অতঃপর তোমায় আর কি বলিব, তারা আমাকে নিবারণ করিলেও, আমি তোমার হন্তে মৃত্যু কামনা করিয়া স্থ্যীবের সহিত ভ্রম্মান্ত করিলেও, আমি তোমার হন্তে মৃত্যু কামনা করিয়া স্থ্যীবের সহিত ভ্রম্মান্ত এই বলিয়া তংকালে মৌনাবলন্বন করিলেন।

তখন রাম বালীকে ছিল্লসংশয় দেখিয়া সাধ সংমত ধর্মপ্রমাণ বাকো আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি আমাদিগকে দোষী বোধ করিও না, আপনাকেও অপরাধী ব্যবিও না। আমরা তোমা অপেক্ষা ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়াছি; সত্রাং আমি বাহা কহি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। যে দণ্ডনীয়কে দণ্ড করে এবং যে দণ্ডিত হয়, তাহারা কার্যকারণগালে সিম্পস্তকল্প হইয়া আর অবসমে হয় না। এক্ষণে তুমি এই দণ্ড সংপর্কে নিল্পাপ হইয়াছ, এবং দণ্ডশান্তের সিম্পান্ত উদ্বোধ হওয়াতে ক্বীয় ধর্মানুগত প্রকৃতিও অধিকার করিয়াছ।

অতঃপর তৃমি ভয় শোক ও মোহ দরে কর, কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অংগদ ষেমন তোমার নিকট স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছে, আমার নিকট তদুপই হইবে, এবং সংগ্রীবও তাহাকে কখন অনাদর করিবেন না।

অনশ্তর বালী সমরপ্রমাণী রামের এই মধ্যুর কথা প্রবণপূর্বক যুক্তিসংগত বাক্যে কহিলেন, বীর! আমি শরপীড়িত ও হডজ্ঞান হইয়া অজানত তোমায় যাহ্য কহিয়াছিলাম ডজ্জন্য প্রসল্ল করিতেছি, ক্ষমা কর।

বালীর সর্বাঞ্চা বৃক্ষ ও প্রশ্ভরাঘাতে ছিম্নভিন্ন, তিনি রামের শরপ্রহারে অতিমার কাতর হইয়া বিমোহিত হইলেন।

একোনবিংশ দর্গ ॥ এদিকে তারা রামশরে বালীর মৃত্যু হইরাছে, এই কথা প্রবণ করিলেন। তিনি এই নিদার্ণ অপ্রির সংবাদ প্রবণে বারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইরা অঞ্চদ সমাভিব্যাহারে কিন্ফিন্ধা হইতে নিন্দানত হইলেন। ঐ সমর অঞ্চদের সহচর মহাবল বানরেরা ধন্ধর রামকে নিরীক্ষণপূর্বক চকিতমনে পলাইতেছিল, পথিমধ্যে তারা তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। ব্যপ্ততি বিনন্ধ হইলে ম্গেরা বেমন ব্যক্ত ইইরা যায়, উহারা সেইর্প ছিম্নভিক্ত ইইয়াই বেগে যাইতেছিল। সকলে বংপরোনান্তি দুঃখিত এবং রামের ভরে অতিমার ভাত, প্রত্যেকের সংশয় হইতেছে, যেন রামের শর পশ্চাং পশ্চাং আ্লিভিকছে।

হইতেছে, যেন রামের শর পশ্চাং পশ্চাং আদিক্তছে।
তথন তারা সকাতরে উহাদিগকে বিজ্ঞাসিলেন, বানরগণ! তোমরা যে
রাজাধিরাজের অগ্রে অগ্রে গিয়া থাকে বাজ তাঁহাকে তাগে করিয়া ভীতমনে
এর্প দ্রবন্ধায় কেন পলাইতেছ প্রেনিলাম, জুর স্থানি রাজ্যের জন্য রামের
সাহায্য লইয়াছিল, রাম উহার ক্রিরোধে দ্র হইতে মহাবেগে শর নিক্ষেপপূর্ব ক
বালীকে বধ করিয়াছেন। রুমে দ্রদ্ধ, স্তরাং তোমরা কেন তাঁহা হইতে এর্প
ভীত হইতেছ?

তথন কামর্পী বানরগণ একবাক্যে কহিল, জ্ববিতপারে! ফিরিয়া চল, পার অংগদকে রক্ষা কর, বম রামর্প ধারণপ্রেক বালীকে বধ করিয়া লইয়া ঘাইতেছে। রামের শর বক্ষ ও বিশাল শিলাসকল বিষ্ধ করিয়াছে। বালী ঐ বক্সম শর ম্বারা যেন বক্স ম্বারাই নিহত হইলেন। সেই ইন্দ্র-প্রভাব বিন্দুত্ব হওয়াতে এই বানরসৈন্য যেন অভিভাত হইয়াই বেগে পলায়ন করিতেছে। অতঃপর বীরগণ কিন্দিকথা রক্ষার্থ বঙ্গবান হউন, অংগদকে রাজ্যে অভিষেক কর্ন; বালীর পার রাজা হইলে সকলেই তাঁহার অনুগত হইবে। কিন্তু রাজমহিষি! আমাদের বােষ হয়, এ স্থানে বাস করা আর তােমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে হন্মান প্রভাতি বানরেরা অবিলাদের দূর্গে প্রবেশ করিবে; যাহারা সন্দ্রীক এবং যাহাদের দ্বী নাই, ভাহারাও আসিবে। পর্বে আমরা উহাদিগকে বন্ধনা করিয়াছিলাম, উহারা অভ্যন্ত লাক্ষ্য, এক্ষণে উহাদের হইতেই আমরা সবিশেষ ভয় সম্ভাবনা করিতেছি।

অনন্তর তারা বানরগণের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া অন্তর্প বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমার স্বামী মহাত্মা বালী দেহত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার পরে কি হইবে? রাজ্যে কাজ নাই, আত্মরক্ষারই বা প্রয়োজন কি? যিনি রামের শরে বিনন্ট হইয়াছেন, অতঃপর আমি তাঁহারই চরণে শরণ লইব। এই বলিয়া তারা শোকে একাশ্ত অধীরা হইয়া দৃঃখভরে বক্ষঃশুল ও মস্তকে

করাঘাতপ্র্বক রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। দেখিলেন, যিনি অপরাত্ম্খ-যোধী বানরগণের বিনাশক, যিনি বৃহৎ বৃহৎ পর্যভসকল নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, যিনি বায়্র ন্যায় অক্রেশে রণস্থলে প্রশেশ করেন, যাঁহার গর্জন মহামেঘের ন্যায় স্ক্রেটার, যিনি ইল্রের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত, যিনি সকলের অপেক্ষা ঘারতর সিংহনাদ পরিভ্যাগ করিতে পারেন, সেই বীর একজন বীরের হস্তে নিহত হইয়া ভ্তলে শয়ান রহিয়াছেন, যেন ম্গরাজ সিংহ মাংসলোল্প ব্যায়্রখ্বায়া বিনণ্ট হইয়াছে, যেন মেঘ জ্লাধারা বর্ষণ করিয়া প্রশান্ত আছে, যেন বিহগরাজ্ব গর্ড ভ্রত্থেলভক্ষণার্থ পতাকা ও বেদিশোভিত চত্ত্র্পাধবতী বল্মীক মন্থন করিয়াছেন। অদ্রেরয়ায় এক প্রকাশ্ড শরাসনে দেহভার অপ্রণপ্রকালক্ষাণ ও স্থাবির সহিত দল্ভায়মান ছিলেন; ভারা উহ্যাদিগকে দর্শন ও অভিক্রম করিয়া বালীর সাম্বাহত হইলেন এবং ভাহাকে নিরীক্ষণপ্রকাল্য ও আবেগে ম্ছিতি হইয়া পড়িলেন। পরে আর্যপ্রা!—এই বলিয়া বেন নিপ্রা হইতে প্নরয়া উইছত হইলেন এবং বালীকে মৃত দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সংগ্রীব তারাকে কুররীর ন্যার রোর,দ্যমানা এবং অঞ্গদকে উপস্থিত দেখিয়া বারপরনাই দ্বংখিত ও বিষয় হইলেন।

বিংশ সর্গ ম অনুস্তর চন্দ্রাননা তারা পর্ব স্থেমার মাত্রণাত্লা বালাকৈ রামানিক্ষিত প্রাণাতকর শরে নিহত এবং উন্মালিক ক্রিনে নাার ভ্তলে নিপতিত দেখিয়া, তাঁহাকে আলিকানপূর্বক শোকসন্ত ক্রিনে কাতর বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভীমবিক্রম! বাঁর! তুমি আজু এই অপরাধিনার সহিত কেন বাক্যালাপ করিতেছ না? উঠ, উৎকৃষ্ট শব্যার থিয়া আগ্রায় লও, তোমার তুল্য মহীপাল কখন ভ্তলে শরন করেন না। বোধ হয়। তুমি আমা অপেক্ষাও বস্মতীকে অধিক ভালবাস, কারণ আমার ছাড়িয়া দেহাতেও ই'হাকে আলিপান করিতেছ। নাথ! বা্রিক আজ ধর্মাব্যাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে কিম্কিন্ধার ন্যায় কোন এক রমণীর প্রেমী নির্মাণ করিয়া থাকিবে, নচেৎ ইহার মমতা কির্পে পরিত্যাগ করিলে? তুমি মধুগৃগধী অরণামধ্যে আমাদিগকে লইয়া নানার্প বিহার করিতে, একণে তাহার শাশ্তি হইল। আমি তোমার বিনাশে নিরাশ, নিরানন্দ ও শোকাকুল হইলাম। বলিতে কি, আজ তোমায় ধরাশারী দেখিয়াও বখন আমার এই শোকালান্ড र एस विमीर्ग रहेन ना. छथन हेरा निजान्जर कठिन मत्नर नारे। जीम मूर्शीतन পদ্নী হরণপূর্বক তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, এখন সেই কার্যেরই পরিণাম এইর্প ঘটিল। আমি তোমার হিতৈষিণী, আমি শভেসক্তেপ তোমায় বাহা কহিয়াছিলাম, তুমি ব্ৰম্পিমোহে তাহাতে উপেক্ষা কর। নাথ! বোধ হইতেছে, তুমি আজ রূপযৌবনগবিতি রসালাপচতুর অম্সরাদিগের মন উদ্মত্ত করিয়া তুলিবে। হাা এক্ষণে কালই তোমাকে বিনাশ করিল, তুমি অন্যের আয়ন্ত না হইলেও সে বলপূর্বক তোমাকে সংগ্রীবের নিকট আনিল। দেখ, তুমি অপর এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিনেছিলে, কিন্তু রাম তোমার ব্যসাধনর প গহিতি আচরণ করিয়া কিছুমার ক্ষুব্ধ নন, ইহা তাঁহার নিতাশ্তই অন্যায়। আমি পূর্বে কখন কেশ পাই নাই, এখন আমাকে কুপাপাত্র ও দীন হইয়া অনাখার ন্যায় বৈধব্য ষশ্রণা ও শোকতাপ সহিতে হইবে। এই মহাবীর অশাদ স্কুমার ও স্খী, আমি

অনেক যত্নে ই'হাকে লালনপালন করিয়াছি, জানি না, এখন ক্রোধান্ধ পিত্ব্যের নিকট ইনি কির্প অবস্থায় থাকিবেন। অভ্যাদ! তুমি এই ধর্ম বংসল পিতাকে মনের সহিত দেখিয়া লও, ই'হার দর্শন তোমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না। নাথ! তুমি প্রবাসে চলিলে, এখন অভ্যাদকে মস্তক আঘাণপূর্বক প্রবাধ দেও এবং আমাকে যাহা বালিবার থাকে বল। দেখ তোমাকে বধ করিয়া রামের একটি মহং কার্য সম্পন্ন হইল, তিনি স্গ্রীবের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলন, তাহা হইতে মৃত্ত হইলেন। স্গ্রীব! তোমার কামনা প্রণ হউক, তুমি রুমাকে পাইবে, তোমার শাহ্ নিপাত হইয়াছে, এখন তুমি নির্দেব্গে রাজ্য ভোগ কর। নাথ! আমি তোমার প্রেয়সী, এইর্প কর্ণভাবে রোদন করিতেছি, এক্ষণে তুমি কেন আমায় সম্ভাবণ করিতেছ না? এখানে তোমার এই সমস্ত সর্বাভ্যস্ক্রী পত্নী আছেন, তুমি ই'হাদিগের প্রতি একবার দ্ভিগাত কর।

তখন বানরীগণ তারার এইরূপ বিলাপবাক্যে অতিমান্ত কাতর হইয়া অধ্যদকে চতুদিকে বেন্টনপূর্বক দ্বঃখিতমনে রোদন করিতে জাগিল।

তারা কহিতে লাগিলেন, নাম্ব! তুমি কি অঞ্চদকে রাখিরা চিরদিনের জন্য প্রবাসে চলিলে? অঞ্চদ স্দর্শন ও স্বেশ, ইনি গ্লে প্রায় তোমারই অন্র্প্, তুমি ই'হাকে ফেলিয়া যাইও না। বীর! আমি ফ্রিক্সিখন অসাবধানে তোমার কিছু অপ্রিয় আচরণ করিরা থাকি, তবে চরণে ক্রিক্সিআমাকে ক্ষমা কর।

কিছ্ অপ্রিয় আচরণ করিরা থাকি, তবে চরণে ক্তি আমাকে ক্ষমা কর।
তারা বানরীগণের সহিত এইর্প সকর্মিরোদন করিতে করিতে বালীর
অদ্বে প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিলেন

একবিংশ সগাঁ ॥ অনশ্তর যুপ্তথাৰ হন্মান তারাকে গগনস্থলিত তারকার ন্যার ভুতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রিবাকো কহিতে লাগিলেন, রাজমহিবি! জীব স্বীয় গাল-দোৰে প্লোপাপ্রনিক বে-বে কর্মা করে, দেহাশ্তে বাগ্র না হইয়া তাহার ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে। ভূমি স্বয়ং শোচনীয়, কিন্তু বল, কোন্ শোকাহ ব্যস্তির জন্য শোক করিতেছ? তুমি নিজেই দীন, কিন্তু কোন্ দীনের প্রতি দয়া করিতেছ? জানি না, এই জলবিম্বপ্রায় দেহে কে কাহার জন্য দুঃখিত হইতে পারে। জীবিতপূত্রে! এক্ষণে তুমি এই কুমার অপ্যদকে দেখ, এবং বালীর দেহান্তে কি কর্তব্য, তাহাই চিন্তা কর। জানই ত, এই জীবলোকে জীবের জনমত্য এইরূপ অব্যবস্থিত, স্ভরাং পতি-প্র-বিয়োগে যাহা শভে তাহাই করিবে, শোক করা নিতাস্তই অনুচিত। ষাঁহার সন্নিধানে বহুসংখ্য বানর কাল যাপন করিত, আজ তিনিই প্রাণত্যাগ এই বীর নীতিনিদিশ্ট প্রণালীজনে রাজকার্য করিয়াছেন দান কমা প্রভৃতি রাজগাণে ভ্ষিত ছিলেন, একণে ই'হার রাজলোক লাভ হইল, স্তরাং ই'হার জন্য আর শোক করিও না। এই সকল কপিপ্রবীর, এই অঞ্চাদ এবং এই বানররাজ্য, এ সমস্তই তোমার। এক্ষণে স্তারীব ও অঞ্চাদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, তুমি বালীর অন্তেডিটক্রিয়ার জন্য ই'হাদিগকে নিয়োগ কর। কুমার অভ্যদ তোমার মতে থাকিয়া রাজ্য শাসন কর্ন। যেজন্য পত্রকামনা করিয়া থাকে, সম্প্রতি যে কার্য উপস্থিত, বালীর উন্দেশে তাহা অন্তিত হউক, অতঃপর ইহা অপেকা আর কিছ ই করিবার নাই। তারা! তুমি অণ্যদকে রাজ্যে অভিষেক কর, ই'হাকে রাজসিংহাসনে বসিতে দেখিলে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## অবশ্যই সুখী হইবে।

তখন তারা ভর্থশাকে নিতাল্ড কাতরা হইয়া কহিলেন, আমি অপ্সদের অন্বর্প শত প্রত চাহি না, একণে এই মৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় বাধ ইইতেছে। কপিরাজ্য ও অপ্সদের অভিষেক ইহাতে আমার কি প্রভ্তা আছে, স্থাবি অপ্যদের পিতৃষ্য, স্তরাং এই বিষয়ে ই'হারই অধিকার। আমি শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপ্যদকে যে রাজ্য দিব, তুমি এর্প মনে করিও না; প্রের পক্ষে পিতাই প্রভ্, মাতা নহে। একণে বালীর চরণাশ্রয় ব্যতীত উভয় লোকের শত্ত আমার আর কিছা নাই, স্তরাং আমি এই মৃত মহাবীরের পাশের্ব শয়ন করাই ভাল ব্রিতেছি।

ৰাৰিংশ সৰ্গায় ঐ সময় বালী মৃতক্ষণ হইয়া অলপ অলপ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ প্র্বক ইডস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেন, স্ঞাব সম্মুধে দ-ভারমান। তিনি ঐ বিজয়ী বীরকে স্পন্টবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সম্ভনহে কহিলেন, স্থাব ! আমি পাপবশাৎ অবশাসভাবী বৃদ্ধিমোহে বলপ্তিক আকৃষ্ট হইতেছিলাম, স্তরাং তুমি আমার অপর্যে কইও না। আমাদের দ্রাত্-সোহাদ ও রাজাস্থ ভাগ্যে ব্বি ব্যাপং নির্তিট হর নাই, নচেং ইহার কেন এইর প বৈপরীত্য ঘটিবে? যাহা হউক, তুমি আদ্র এই বনবাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব স্থাবন, রাজ্য, মহতী শ্রী ও নির্মাণ বশ এখনই ছাড়িয়া যাইব। বীর! অঞ্জিপর আমার কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তাহা দ্বকর হইলেও তোমায় বিভিন্ন হর্তি। এই দেখ, আমার প্রত অপাদ সকলনয়নে ভ্তলে পতিত অফ্রেন, ইনি অলপবর্ষক বালক, স্থের উপযুক্ত এবং স্থেই প্রতিপালিক ইংইয়ছেন, ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, এক্ষণে ই'হাকে রাখিয়া চলিলাম তুমি সকল অবস্থায় ই'হাকে প্রনিবিশেষে রক্ষা করিবে এবং যখন যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই দিবে। এক্ষণে তুমি ই'হার রক্ষক, তুমিই ই'হার পিতা ও দাতা। ভয় উপস্থিত হইলে তুমি আমারই ন্যার ই'হাকে অভয় দান করিবে। এই শ্রীমান তোমার তুল্য মহাবার, ইনি রাক্ষসবধে তোমার অগ্রসর হইবেন। এই য্বাও তেজ্ঞ্ম্বী, বিক্রমপ্রকাশপূর্বক রণস্থলে আমারই অনুরূপ কার্য করিতে পারিবেন। সূক্ষেণতনয়া তারা সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় করিতে এবং বিপদে সংগ্রামশ দিতে বিলক্ষণ সূপট্, ইনি যাহা শ্রেয় বলিবেন, নিঃসংশয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিও। ই'হার মত কিছুমাত্র অনাথা হয় না। দেখ, রামের কার্য অশাধ্কত মনে অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত, নচেং প্রত্যবায় ঘটিবে এবং ইনি অপমানিত হইলে নিশ্চয়ই তোমার জনিণ্ট করিবেন। এক্ষণে তৃমি এই দিব্য স্বর্ণহার কন্ঠে ধারণ কর, ইহাতে উদার জয়শ্রী বিরাজমান, কিন্তু আমার দেহানেত শবস্পশ্নিবন্ধন এই শ্রী বিলুপ্তে হইবে।

বালী দ্রাতৃদেনহে এইরূপ কহিলে স্থানীবের বৈরানল নির্বাদ হইল, তিনি জয়লাভের হর্ষ পরিতাশি করিয়া রাহ্যুদত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত বিষয় হইলেন এবং ঐ দবর্গহার গ্রহণশার্শিক জ্যোষ্ঠের তংকালোচিত শ্লোষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বালী মৃত্যু আসম দেখিয়া সম্ম্খীন অজ্ঞানকে স্নেহভরে কহিলেন, বংস! এক্ষণে দেশকাল ব্রিবার চেষ্টা করিবে। ইন্ট ও অনিষ্টে উপেক্ষা এবং স্থ ও দঃখ সহ্য ক্রিয়া সেবার সময় স্গ্রীবের একান্ড বশ্ম্বদ হইরা থাকিবে।

আমি নির্বাচ্ছয় ভোমাকে লালন-পালন করিলাম, এখন তেঃমার সেবা করিবার কাল উপস্থিত, স্তরাং সেবার ব্যতিক্রম ঘটিলে স্থানি কদাচ ভোমায় সমাদর করিবেন না। যাহারা স্থানিবের শার্, তুমি তাহাদিগের হইতে অণ্ডরে থাকিবে এবং লোভাদি প্রবৃত্তি নিরোধপর্কে একান্ড বশাভাবে প্রভর্ব কার্য সাধন করিবে। স্থানিবর সহিত অতি প্রণয় বা অপ্রণয় করিও না, এই উভয়ই অতিশয় দোষের, স্তরাং ইহার মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া চলিবে।

ইতাবসরে বালীর নেত্র উদ্বতিতি হইয়া গেল, বিকট দল্ড বিবৃত হইয়া পড়িল, তিনি শর-প্রহারে যারপরনাই কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন বানরগণ ব্থপতি বালীর মৃত্যু হইল দেখিরা সঞ্জলনয়নে কহিছে লাগিল, হা! কপিরাজ স্বর্গারোহণ করিলেন, আজ কিন্কিন্ধা অন্ধকার হইল, বন উদানে ও পর্বতসকল শ্লা হইল এবং আমরাও প্রভাহীন হইয়া গেলাম। যে মহাবীর দিবারাটি অবিশ্রান্তে পঞ্চদশবর্ষ বৃদ্ধ করিয়া বাড়েশ বর্ষে গোলড নামক দ্বিনীত গন্ধব্বে বিনাশ ও আমাদিগকে নির্ভার করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু কির্পে ঘটিল!

বানরেরা অত্যান্ত অস্থা হইল; ব্র বিনন্ট হইলে সিংহসক্ল মহারণ্যে বন্য গোসকল যেমন অশানত হইয়া উঠে, উহার্থ তেল্পই হইতে লাগিল। তংকালে তারা মৃত পতির মৃথ নিরীকণ করিছা শোকার্ণবে নিমন্ন হইলেন এবং আশ্রিত লতা যেমন ছিল্লব্লেককে বেন্ট্র করিয়া থাকে, তিনি সেইর্প উহাকে আলিপানপ্রক ধরাতলে শায়ন করিয়া রহিলেন।

হরেনিংশ সর্গা। অনন্তর স্বিকাতে তারা বালার মুখ আয়াণপ্রক কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি আমুক্তি কথা না শ্নিয়া এই উন্নতানত ক্লেশকর প্রস্তর-খন্ডপূর্ণ ভ্রমির উপর কৃতি শয়ন করিয়া আছ। বোধ হয়, বস্কুশ্রাতেই তোমার অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগ, কারণ তুমি ই'হাকে আলিশানপূর্বক শয়ান রহিয়াছ, আর আমাকে সম্ভাষণও করিতেছ না। সাহসিক! রাম যে স্থাবির আয়ত্ত হইলেন, ইহা নিতান্ত আন্চর্য, স্কুরাং অতঃপর স্থাবিই বীর বলিয়া গণা হইবেন! যে-সকল ভব্লেকে ও বানর তোমার সেবা করিত. এখন তাহারা বিলাপ করিতেছে, অঞ্চদ শোকাকুল হইয়া কাঁদিতেছে এবং আমিও পরিতাপ করিতেছি, আমাদের রোদনশব্দে তুমি কেন জাগরিত হইতেছ ना ? रा ! देरा प्रदे वीत्रणया, भूर्व कृषिरे देशास्त्र महानिगरक मसन कतारेस्त, এখন স্বয়ং নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছ। বিশাশ বংশে তোমার জন্ম, তুমি একাশ্ত যুশ্ধপ্রিয়, এখন এই অনাথাকে একাকিনী রাখিয়া কোখায় গেলে? হা! বিচক্ষণ ব্যক্তি বেন আর বীরপত্র্বকে কন্যা দান না করেন, আমি বীরপত্নী, দেখ, আমি সদ্যই বিধবা হইলাম। আমার সম্মান গেল এবং স্থেও নষ্ট হইল, আমি অগাধ শোকার্ণবে নিমণন হইলাম। বোধ হয়, আমার এই কঠিন হ্দয় প্রস্তরের সারাংশ দিয়া নির্মিত, কারণ আজ ভর্তবিনাশ দেখিয়াও ইহা শতধা বিদীর্ণ হইল না। নাখ! তুমি আমার স্তৃং, পতি ও প্রকৃতই প্রিয়, এক্ষণে অন্যে আক্রমণ করিয়া তোমায় বধ করিল। যে নারী পাতিহীনা, সে প্রেবতী হউক বা ধনধান্যে স্কুসম্পল্লই হউক, পশ্চিতেরা তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। বীর! তুমি আপনার দেহস্রত রক্তপ্রবাহে পতিত আছ, বোধ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতেছে যেন, লাক্ষারাগরঞ্জিত আসতরণে শরন করিরছে। তোমার সর্বাঞ্জে ধ্লি ও শোণিত, এক্ষণে আমি এই ক্ষীণ হস্তে তোমার আলিপান করিতে পারিতেছি না। হা! আজ রামের একমার শরে স্থাবৈর ভয় দ্র হইল, স্তরাং এই নিদার্ণ শর্ভার তিনিই কৃতকার্য হইলেন। বীর! তোমার হৃদয়ে শর বিন্ধ রহিয়াছে, গার স্পর্শ করিলে পাছে তুমি ব্যাথিত হও. এইজন্য অন্যে তিন্বিষয়ে আমার নিবারণ করিতেছে, এক্ষণে আমি কেবল তোমার চক্ষেদ্থিতেছি।

অনশ্তর নল বালীর দেহ হইতে গিরিগ,হাপ্রবিষ্ট ভীষণ উরগের ন্যায় শার উন্ধার করিয়া লইলেন। শার শোণিতরাগে লিশ্ত, যেন অস্তগামী স্থেরি রশিমজালে রঞ্জিত হইয়াছে। উহা উন্ধার করিবামার পর্বত হইতে গৈরিকরূববাহী জলধারার ন্যায় রণম্থ দিয়া অনর্গল রম্ভ বহিতে লাগিল। বালীর সর্বাঞ্গ সংগ্রামের ধ্লিজালে আজ্জয়, তারা তাহা মার্জনা করিয়া উহাকে নেরজলে অভিষেক করিতে লাগিলেন, পরে পিজালচক্ষ্য অজ্গদকৈ কহিলেন, বংস! দেখ, মহারাজের এই নিদার্গ শেষ দশা উপস্থিত। আজ ইংহার পাপেসন্থিত শ্রুতার অবসান হইয়া গেল। একশে এই তর্গ স্থিপ্রকাশ বার লোকান্তরে চলিলেন, তুমি ইংহাকে অভিবাদন কর্ম্

তখন অপাদ এইর প আদিত হইবামাত সাঁলোখান করিয়া, আপনার নামোলেখপুর্বক স্থল ও বর্তুল ব্যহ্নেবার গিতার চরণ গ্রহণ করিলেন। তন্দানে তারা কহিলেন, নাথ! অপাদ তেম্মুকৈ প্রণাম করিতেছে, কিন্তু পূর্বে তুমি বেমন দীর্ঘায়া, হও বলিয়া ইহাকে আশার্বাদ করিতে, একণে কেন সের প করিলে না? হা! সিংহনিহত ব্রেক্টুম্মীপে বেমন সবংসা ধেন, থাকে, সেইর প আমি প্রের সহিত তোমার নিকটম্প আছি। তুমি রণযজের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, কিন্তু আমা ক্রিটোত রামের অন্তর্জনে কির পে যজানত দনান করিলে? ইন্দ্র যুন্ধে সন্বর্তুতি হইয়া তোমাকে যে স্বর্ণহার দিয়াছিলেন, একণে তাহা আর কেন দেখিতেছি না? সূর্য অস্তর্গত হইলেও প্রভা বেমন অস্তাচল পরিত্যাগ করে না, সেইর প তুমি বিনন্ট হইলেও রাজপ্রী তোমায় ত্যাগ করিতেছেন না। তুমি আমার হিত্তবর বাকো উপেকা করিয়াছিলে, আমিও তংকালে তোমার নিবারণ করিতে পারি নাই, স্ত্রোং একণে আমার অপ্তাদের সহিত নিহত হইতে হইল, এবং শ্রী তোমারই সহিত আমাকে ত্যাগ করিল।

চ্ছুবিংশ সর্গা। তারা অতি গভীর প্রবল শোকে আরুল্ভ হইরা রোদন করিতেছিলেন, তন্দর্শনে স্ট্রোব অতিশয় ক্ষুত্র ইইলেন এবং প্রাত্বিনাশে যারপরনাই সন্তশ্ত হইরা ভ্তাগণের সহিত রামের নিকট গমন করিলেন। উদারস্বভাব রামের হস্তে ভ্রুজগভীষণ শর ও শরাসন এবং অজাপ্রতাশো রাজচিক্ষ বিরাজমান। স্ট্রোব তাঁহার সন্নিহিত হইলেন, কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল, আমি রাজ্য পাইলাম এবং বালীও বিন্দু ইইলেন, কিন্তু আজ এই হতভাগের মন ভোগে একান্তই উদাস। রাজমহিষী তারা নির্বাছিল রোদন করিতেছেন, প্রেরাসীরা কাতর স্বরে চাংকার করিতেছে, রাজার মৃত্যু হইল এবং রাজকুমার অজ্যদেরও প্রাণ্যক্ষট উপস্থিত, স্ত্রাং রাজ্য লইয়া আর আমার কি হইবে? আমি পূর্বে অপ্যানিত হইয়া জুন্ম ও দ্নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহিন্ধ হইয়াছিলাম, তালিবন্ধন দ্রাত্বধ আমার অভিমতই ছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি তাঁহার মৃত্যুতে অভ্যন্ত সন্তম্ভ হইতেছি। অতঃপর চিরদিনের জনা ঋষাম্ক অশ্রেয় করিয়া থাকাই আমার শ্রেয়। আমি তথায় স্বজাতিক্তি অবলম্বনপ্রবি যে-কোন রূপে দিনপাত করিব, কিল্ফু দ্রাত্বধপূর্বি স্বর্গ ও আমার স্প্রণীয় হইতেছে না। এই ধীমান আমাকে কহিয়াছিলেন, "তুমি যাও. আমি তোমায় বধ করিব না" বলিতে কি, একথা ই'হারই অন্র্প ইইয়াছিল কিন্তু আমার বাক্য ও কার্য আমারই সম্চিত হইল। যে ব্যক্তির ভোগবাসনা প্রবল, সে কি রাজ্য এবং ব্যদ্ঃখের তারতমা অনুধাবনপূর্বক গুণবান্ দ্রাভার মৃত্যু কামনা করিতে পারে? পাছে প্রভাব থর্ব হয়, এইজন্য আমায় বধ করিতে বালীর কিছুমাত্র অভিলাষ ছিল না, কিন্তু আমি দুর্ববৃদ্ধিনিবন্ধন কি গুহিছে কার্যই করিলাম! যথন আমি বৃক্ষণাখাপ্রহারে পলায়নপূর্বক তোমাকে লক্ষ্য করিয়া কণকাল আক্রোণ করিতেছিলাম, তখন বালী আমাকে সাম্থনা করিয়া কহেন, "দেখ, তুমি এর প কার্য আর করিও না।" বস্তুতঃ বালী দ্রাতৃত্ব, সাধ্ভাব ও ধর্মরক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমি কাম ক্রোধ ও কপিত্ব প্রদর্শন করিলাম। বয়স্য! স্বররাজ ইন্দু বেমন বিশ্বর্পেবধে পাপগুস্ত হইয়াছিলেন, সেইর্প আমি দ্রাত্বধ করিয়া এই অচিন্তা পরিহার স্থার্ডনীয় ও অদৃশ্য পাপে লিশত হইরাছি। কিন্তু প্থিবী জল বৃক্ত ক্রিজাতি ইন্দের পাপ অংশ ক্রিরা লয়, এক্ষণে বানরের পাপ কে গ্রহণ ক্রিয়ে এবং কেই-বা সহিবে? আমি এই কুলক্ষরকর অধ্যোর কর্ম করিয়াছি স্টেরাং প্রজাগণের নিকট সমান লাভ আর আমার উচিত হয় না, এবং ফুল্টের কথা দ্রে থাক, যৌবরাজ্যও আমার বোগ্য নহে। আমি লোকনিস্তি পরমার্থনাশক জহন্য প্রপের অনুষ্ঠান করিরাছি, একণে জলবেগ মেন্স নিদ্দপ্রবণ হর, সেইরপে প্রবল শোকবেগ আমায় আক্তমণ করিতেছে, মার্চাবনাশ বাহার দেহ, সম্তাপ বাহার শান্ত, মম্তক, চক্ষ্ ও শ্ণুগ, সেই পাপ্তর গবিতি প্রকাণ্ড হস্তী নদীক্লবং আমাকে আঘাত করিতেছে। হা! অপিনশ্রিশ্বকালে বিবর্ণ স্বর্ণ হইতে বেমন মল নির্গত হয়, সেইর্প এই দৃঃসহ পাপসংসর্গে আমা হইতে প্রা দ্র হইল। এক্ষণে আমারই জন্য এই সকল মহাবল বানর ও অঞ্চলের জীবন শোকে তাপে অধেকি বাহির হইয়া গেল। স্ক্রন ও স্বশ্য প্র স্লভ, কিন্তু বলিতে কি, অপ্যদের অনুরূপ পত্র কুর্যাপি নাই। হা! কথায় সহোদরকে পাওয়া বার, এমন স্থান আর কোথার আছে?

সধে! আন্ত বীরবর অধ্যাদ কথান বাচিবে না, বিদ জ্বীবিত থাকে, তবে তারা ইহার প্রতিপালনের জন্য বাচিবেন, নচেৎ ইনিও প্রেশ্যেকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব আমি সপ্তে ভ্রাতার সহিত তুল্যতালাভের ইচ্ছার অশ্নিপ্রবেশ করিব। এই সমস্ত বানর তোমার নিদেশের বশাভিতে থাকিয়া জানকীর অশ্বেষণ করিবে। আমি লোকান্তরিত হইলেও তোমার এই কার্য অবশ্য সিন্ধ হইবে। এক্ষণে এই কুলনাশক অপরাধীর প্রাণধারণ বিভূবনা মাত্র, অতএব তুমি আমার বাক্যে অন্মোদন কর।

ভ্রনপালক রাম শোকাকুল স্থাতির এইর্প কথা প্রবণ করিয়া ক্ষণকলে বিমনা হইলেন। তাঁহার নের্য্গল বান্দে পূর্ণ হইল, তিনি অতিশর উংকণিত হইয়া শোকনিমণনা সম্ভলনয়না তারার প্রতি বারংবার দ্ভিপাত করিতে লাগিলেন।

তখন ম্গলোচনা তেজস্বিনী তারা বালীকে আলিজানপূর্বক শয়ান ছিলেন, মন্দ্রিপ্রধান বানরগণ তাঁহাকে তথা হইতে তুলিয়া অন্যর লইয়া চলিল। অদুরে রাম শর ও শরাসন হস্তে দ্ভারমান, তিনি স্বতেজে সূর্যের ন্যায় ব্দর্বলিতেছিলেন, তারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ রাজলক্ষণাক্তানত অদৃষ্টপূর্ব পুরুষপ্রধানকে দেখিয়া ব্লাম বলিয়াই ব্রাঝলেন। শোকে তাঁহার শরীরভাব সম্পূর্ণাই উপেক্ষিত, তিনি স্থালিতপদে সেই শুম্থসত্ব ইন্দ্রপ্রভাব মহানুভবের সন্মিহিত হইলেন এবং দ্বঃখণোকে নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, বীর! ভূমি পরম ধার্মিক, তোমার গ্রপের সীমা নাই, তোমাকে পাওয়া অত্যন্ত স্কুঠিন, তুমি জিতেন্দ্রির ও বিচক্ষণ, তোমার অক্ষয় কীর্তি সর্বত্র বিরাজমান আছে, তুমি পূখিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, তোমার অংগ স্মৃদ্ট ও নের্য্ণক রক্তবর্ণ, তুমি মত্যদেহের প্রীবৃন্ধি সূখ অতিক্রম করিয়া দিব্য-দেহের সোষ্ঠব লাভ করিয়াছ। তোমার হস্তে শর ও শরাসন, এক্ষণে তুমি ষে বাণে বালীকে বধ করিলে, তাহা স্বারাই আমাকে বিনাশ কর, আমি নিহত হইয়া ই'হার নিকটম্থ হইব: ইনি আমা ব্যতীত অন্য রমণীর সহিত কখন আলাপ করিবেন না। পদ্মপলাশলোচন ! স্বরলোকে অংসরাসকল রন্তপ্রদেপ কেশপাশ অল্প্কৃত করিয়া উল্জ্বল বেশে বালীর নিকট অর্ম্নিষ্ট্রে বালী আমার অদর্শনে কাতর হইয়া আছেন, একণে উহাদিগকে দেখিক প্রতির উহাদের সংশা মিলিত হইরা কদাচ সংখী হইবেন না। বার! তুমি বেমন এই রমণার শৈলশ্পের জানকার জন্য ব্যাকুল হইরাছ, বালা সেইজ্প স্বর্গেও আমার বিরহে শোকাকুল ও বিবর্গ হইবেন। সূর্প প্রেয় স্থানবিচ্ছেদে বের্প দুঃখিত হর, তুমি ত তাহা জ্ঞান, আমি সেইজনাই তেনিকৈ কহিতেছি; তুমি আমাকে বিনাশ কর, দেখ, বালী আমার অদর্শন-কেন্ট্রেক কহিতেছি; তুমি আমাকে বিনাশ কর, দেখ, বালী আমার অদর্শন-কেন্ট্রেক কহিতা দোব ঘটিবে, তুমি এর্প বোধ করিও না, আমি বালীর আত্মা, একণে এই ভাবিয়াই আমাকে বিনাশ কর, ইহাতে তোমার শ্রী-বধের পাতক কখন ব্যতিবে না। দেখ, পতি ও পত্নী উভয়েই **অভিন্ন, ইহা যক্তে** অধিকার ও বেদপ্রমাণ স্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। আরও ইহলোকে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান জ্ঞানীদিগের পক্ষে আর কিছাই নাই, তুমি ধর্মের অনুরোধে আমাকে প্রিরতমের হস্তে প্রদান করিবে, সাতরাং এই দানবলে স্ত্রী-বধের অধর্ম তোমায় স্পার্শবে না। বীর! আমি অনাথা ও একান্তই শোকার্তা, এক্ষণে ভর্তার নিকট হইতে আমায় অন্যন্ত্র লইয়া যাইতেছে, স্তরাং তুমি আমার বিনাশে কিছুতেই ঔদাস্য করিও না। হা! যিনি মাতপাবং মন্থরগামী, যিনি প্রধানের ধারণযোগ্য স্বর্ণহারে শোভিত হইতেছেন, আমি সেই ধীমান বালীর বিরহে কখনই প্রাণ রক্ষা করিব না।

তখন রাম তারাকে হিতকর প্রবাধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরপত্নি! তুমি এইর্প দূর্ববৃদ্ধি করিও না, বিধাতা জীবকে স্থি করিয়াছেন, শাস্তেবলে, তিনিই উহাদিগকে স্থ-দ্থেবের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। বিলোকের তাবং লোক তাঁহারই অধীন, বিধাত্-বিহিত বিধান অতিক্রম করা একান্ত অসাধ্য। এক্ষণে তুমি তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রীত হইবে এবং তোমার প্রত্থিক যৌবরাজ্য লাভ করিবেন। তুমি বীরের পত্নী, স্তরাং এইর্প শোক করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তারা অনবরত অশ্রহণাত করিতেছিলেন, তিনি সেই মহাপ্রভাব রামের দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চবিংশ সর্গা ম অনন্তর রাম, সমশোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবোধ বচনে স্মারীব তারা ও অধ্যদকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, শোকতাপ করিলে মৃত ব্যক্তির শুভ সংসাধিত হয় না; অতঃপর যে কার্য আবশ্যক, তোমরা ভাহারই অনুষ্ঠানে ষম্বান্ হও। লোকাচার উপেক্ষা করিতে নাই, কিল্তু অপ্রগাতপূর্বক ভোমরা তাহা রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আর কালাতিপাত করিও না, ইহাতে বিহিত কর্মের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। দেখ, কালের প্রভাব অতি অভ্নত, কাল সূখি করিতেছে কাল কর্ম সম্পাদন করিতেছে এবং কালই এই জীবলোকে সকলকে কার্যে প্রবার করিয়া রাখিতেছে। ফলতঃ কাল-নিরপেক্ষ হইয়া কেহ কোন কার্য করিতে পারে না। লোক প্রান্তন কর্মের অর্থান, কিন্তু কাল আবার সেই প্রান্তন কর্মের সহকারী। ঈশ্বর স্বয়ং কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না, কাল অক্লয়, কালের নিকট পক্ষপাত নাই, হেতু নাই এবং পরাক্তমও নাই, মিত্র ও জ্ঞাতিছ সদ্বন্ধ উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; কাল সম্পূর্ণই অনায়ন্ত, কিন্তু বিচক্ষণ লোক কা**লকৃ**ত স্ব-স্ব কর্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবেন। ধর্ম অর্থ ও কাম কালপ্রভাবেই সম্পন্ন হইযা থাকে। বালী সাম দৃদ্দ্ প্রভৃতি রাজগুণে সঞ্জিভ ঐ্বর্যে ভোগস্থ লাভ করিয়াছিলেন; এক্স্ব্ের্কাকাকরিত হইয়া আপনার প্রকৃতি প্রাণ্ড হইলেন। তিনি ধর্মবলে দ্বা দ্বা দ্বা দ্বা করেন, এখন বৃদ্ধে দেহত্যাগপ্র তাহা অধিকার করিলেন। সেই সহান্ত্রার অদ্ভেট বাহা ঘটিল, ইহাই
কালকত উৎকৃত ব্যবস্থা, স্তরাং তর্তনি পরিতাপ করা সঞ্গত নহে, কালোচিত
কর্তব্যের অনুষ্ঠানই শ্রেম হইত্ত্রে
তখন বার লক্ষ্মণ দেহেই ইত্তেতন স্থাবিকে বিনয়বাক্যে কহিলেন,
সাগ্রবি! তুমি তারা ও অধ্যানির আন্দ্রা বালার অণিনসংস্কার কর। প্রচার দাভক
কান্ত ও দিবা চন্দন আনম্ভিনর আন্দ্রা দেও। অপাদ পিত্লোকে নিতান্ত কাতর

তথন বার লক্ষ্মণ শেরেই ইতচেতন স্থাবিকে বিনয়বাক্যে কহিলেন, স্থাবি! তুমি তারা ও অধ্যান লইয়া বালার অপিনসংক্ষার কর। প্রচার শাক্ত কাত ও দিবা চন্দন আনমুনের আজ্ঞা দেও। অপাদ পিতৃশোকে নিতানত কাতর হইয়াছেন, ই'হাকে সান্দ্রনা কর। এই প্রেমী তোমারি, তুমি আর জড়প্রার হইরা থাকিও না। এক্ষণে অপাদ মালা, বন্দ্র, ছত, তৈল ও গন্ধদ্ররা প্রভৃতি উপকরণ আহরণ কর্ন। তার! তুমিও অবিলন্দের শিবিকা লইয়া আইস, এ সময় সবিশেষ দ্বাই আবশাক। বাহক বানরেরা স্স্তিজ্ঞত হউক। খাহারা স্পেট্, ভাহারাই বালাকৈ বহন করিবে। তংকালে লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া রামের নিকটে গিয়া দশ্ভায়মান হইলেন।

তখন তার লক্ষ্যপের আদেশে সসম্প্রমে গৃহাপ্রবেশ করিল এবং শিবিকা লইয়া প্রনরায় আইল। বলবান্ বানরেরা ঐ শিবিকা বহন করিতেছে; উহার মধ্যে রাজযোগ্য বহ্মল্যে আসন. চতৃদিকৈ বৃক্ষ পক্ষী ও পদাতির প্রতিকৃতি অধ্কিত আছে, উহা রথাকার ও প্রকাণ্ড, উহার সন্ধিসকল স্কিলণ্ট এবং নির্মাণ-সন্মবেশ অতি স্কৃতি, উহাতে দার্ময় ক্ষুদ্র পর্বত ও জালবেণ্টিত গবাক্ষ আছে, উহা উৎকৃতি কার্কার্যে খচিত, রক্তচন্দনে চর্চিত এবং প্রশাসাল্যে স্পোভিত, উহা রক্তবর্ণ পরমশোভন পদ্মের মাল্য ও বিবিধ ভ্ষায় স্কৃতিত এবং উহার উপরিভাগে পঞ্চর প্রসারিত আছে। রাম ঐ শিবিকা দর্শন করিয়া লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! এক্ষণে বালীকে শীন্ত শ্বাছ শ্বাদানে লইয়া যাও, এবং ইহার প্রেতকার্য অনুষ্ঠান কর।

তখন স্থাবৈ অভ্যদের সহিত রোদন করিতে করিতে বালীকে লইয়া শিবিকার তুলিলেন এবং তাঁহাকে বসন ভ্ষণ ও মাল্যে সন্দিত করিয়া বাহক-গণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নদীক্লে গিয়া আর্মের অভ্যেতিকার্য অন্তান কর। বানরগণ ভ্রির পরিমাণে রয়বৃদ্ধি করত শিবিকার অগ্রে অগ্রে ষাক এবং প্রথবীতে রাজাদিগের ষের্প সম্দিধ দেখা ষার, সেইর্প সমারোহ সহকারে প্রভ্র সংকার কর্ক।

অনন্তর বাহকেরা শিবিকা লইয়া চলিল। নিরাশ্রের বানরেরা সঞ্জলনয়নে যাইতে লাগিল। বালীর আশ্রিত বানরীরা হা বীর! হা বীর! কেবল এই বালিয়া কাতর স্বরে চীংকার করিতে লাগিল। তারা প্রভৃতি রাজপদ্দীরা আর্তনাদপর্বক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উ'হাদের ফ্রন্সন-শব্দে বন পর্বত সমস্তই যেন রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে নদীক্লে উপস্থিত হইল। বন্য বানরেরা সালল-পারিব্ত পবিত্র প্রিলনে চিতা প্রস্তুত করিরা দিল। বাহকগণ সকথ হইতে দিবিকা অবরেহণপ্র্ক শোকাকুল মনে প্রান্তভাগে গিরা দাঁড়াইল। তথন তারা দিবিকাতলগারী বালাকৈ দর্শন ও তাঁহার মস্তক স্বার অঞ্চদেশে গ্রহণ-প্রেক দ্বেখিত মনে এই বলিরা বিলাপ করিতে ক্রিলেনে, হা কপিরালং! হা বার! হা নাথ! তুমি আমার প্রতি দ্বিত্তপাত ও তুমি আমার অত্যত স্নেহ করিতে, এখন আমি শোকে অতিশর ক্যুত্র ইইয়াছি, আমার প্রতি একবার দ্বিত্তপাত কর। তুমি প্রাণত্যাপ করিরাছি আন তোমার মুখখানি যেন হাস্য করিতেছে, এবং জাবিত কালের ন্যার্থ ক্রেমনও অর্গ্রণ দৃষ্ট ইইতেছে। এক্ষণে ক্তান্ত স্বরংই রামর্প গ্রহণপ্রতিত্তিমার লইরা চলিলেন, ইনি এক শুরে আমাদের সকলকে বিধবা ক্রিটেন। হা! এই সমস্ত চন্দ্রাননা বানরী তোমার একান্তই প্রির। ইহারা প্র্যুত্রতি কির্প জানে না, এক্ষণে পাদচারে অতিদ্রেপ্থ আসিরাছে, তুমি ইহারি ব্রিক্তেছ না? বার! তুমি স্ত্রাবিকে অবলোকন কর। এই তার প্রভৃতি সচিব, ঐ সমস্ত প্রবাসী তোমার বেন্টনপ্রেক বিধর ভাবে রহিয়াছে, এক্ষণে তুমি ইংছাদিগকে প্রবিধ বিদার দেও, ইংছাদিগকে বিদার দিলে আম্বা ক্রেমান্সাদে অরণ্য বিহার করিব।

তারা শোকভরে এইর্প বিলাপ করিতেছিলেন, তক্ষ্মনে বানরীগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তর করিল। তখন অংগদ স্থানীবের সহিত সজলনয়নে পিতাকে চিতার উপর শরন করাইলেন এবং বিধানান্সারে আন্দ প্রদান করিয়া ব্যাকুলমনে ঐ স্দ্রপ্রস্থিত মহাবাঁরকে দক্ষিণাবর্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বানরগণ বিধিপ্রেক বালার আন্নসংস্কার করিয়া প্রাপ্রসিলনা স্লোভন্বতীতে তপ্রার্থ গমন করিলে এবং অঞ্চাদকে অগ্রেরাখিয়া, স্থানীব ও তারার সহিত তপ্রণ করিতে লাগিল।

এইর্পে মহাবল রাম স্থাবৈর ন্যায় নিতাশত দুঃখিত হইয়া বালীর অশ্নিসংশ্কার প্রভৃতি সমশ্ত প্রেডকার্য সমাপন ক্রাইলেন।

ৰড়বিংশ স্থা মি স্থাবি শোকে নিতাশত অভিভ্ত, দাহাশেত আর্র বসন ধারণ করিতেছেন, ইতাবসরে প্রধান প্রধান বানর তাঁহাকে বেণ্টন করিল, এবং মহর্ষিগণ বেমন ব্রহারে নিকট কৃতাঞ্জিল থাকেন, সকলে রামের নিকট গিয়া সেইর্পই

রহিল। তখন কনকশৈলকাশিত অর্ণমূখ হনুমান রামকে বিনীতভাবে কহিছে লাগিলেন, রাম! তোমারই প্রসাদে স্থাীব এই বিশ্তীণ পৈতৃক রাজ্য প্রাণ্ড ইইলেন। স্দৃশ্যদশন বলবান্ বানরগণের আধিপতা ইহার নিতাশ্তই দ্বর্শভ ছিল, আজ তোমার প্রভাবে তাহা আরস্ত হইল। এক্ষণে তুমি অনুমতি কর, ইনি সবাশ্ববে নগরে গিয়া রাজকার্য করিবেন। ইনি স্নান করিয়াছেন, তোমাকে গন্ধ মাল্য ওর্ষাধ ও বিবিধ রক্ষে অর্চনা করিবেন। তুমি ঐ স্ক্রম্য গহ্বরে চল এবং ইহার হলেত রাজ্যের ভারাপণি ও ইহার স্বামিত্ব স্থাপন-প্রেক বানরগণকে প্রলাকত কর।

তখন ধীমান্ রাম হন্মান্কে কহিলেন, দেখ, যাবং আমি পিতৃআন্তঃ। পালন করিব, তাবং গ্রাম বা নগরে যাইব না। এক্ষণে স্থাীব সম্দিধপূর্ণ গ্হায় গমন কর্ন এবং তুমিই ই'হাকে বিধিপূর্বক শীঘ্র রাজ্যে অভিষেক কর।

রাম হন্মানকে এই কথা বলিয়া স্গ্রীবকে কহিলেন, সংখ! তুমি এই
মহাবল অপ্যাদকে বোবরাজ্য প্রদান কর। এই তেজস্বী স্লালিল রাজকুমার,
বোবরাজ্য লাভের যোগ্য হইরাছেন। ইনি বালীর জ্যেন্ট পরে এবং বলবীরো
তাহারই অন্র্প্, স্ত্রাং রাজ্যের ভারবহনে অবশ্রু সমর্থ হইবেন। এক্ষণে
বর্ষাকাল উপস্পিত। বর্ষার চারি মাসের মধ্যে এই ধারাবাহী প্রাবণই প্রথম
ইইতেছে, এ-সময় ব্শেবাগ্রা করা নিবিশ্য সতএব তুমি কিন্কিশায় গমন
কর, আমরা এই পর্বতেই বাস করিব। করি গিরিগাহা স্বিস্তাণ ও স্ব্রমা,
ইহাতে জল স্কুত, বার্র অপ্রত্লা করি এবং পদ্মও বংগেন্ট। আমরা এই
স্থান আশ্রেম করিয়া থাকিব, তুমি বিহু বাও, রাজ্যগ্রহণ ও স্থেন্ট। আমরা এই
স্থান করিয়া থাকিব, তুমি বিহু বাও, রাজ্যগ্রহণ ও স্থেন্ট। স্থে! এক্ষণে
আমাদিগের এই স্প্রকল্পই বিশ্ব রহিল।
তথ্য স্থেন্ট আন্তর্জা পাইয়া, ব্যালর্মিক কিন্দিশায় গমন
করিলের। ব্যাবশ্যা করিয়ে আন্তর্জা পাইয়া, ব্যালর্মিক কিন্দিশায় গমন

তখন স্থাবি রামেট্রিজন,জ্ঞা পাইয়া, বালিরক্ষিত কিন্দিশ্যায় গমন করিলেন। বানরগণ তাঁহাকে বেন্টনপর্বক তন্দধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রজারা কপিরাজকে দেখিয়া দশ্ভবং প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি উহাদিগকে সম্ভাষণ ও উখাপনপ্রবিক অস্তঃপ্রে প্রবেশ করিলেন।

অনশ্তর সূহ্দ্গণ তহার রাজ্যাভিষেকে প্রব্ত হইল। স্বর্গখিচিত শ্বেত ছত্র এবং স্বর্গদণ্ডশোভিত শ্বেত চামর আনীত হইল। বোড়শাট কুমারী বিবিধ রায়, বিবিধ বীজ, সবেখিধি, ক্ষীরব্যক্ষের অঞ্চর ও প্রুপ, শারুর বস্ত্র শেবত চন্দন, স্বৃগন্ধি মাল্যা, স্থলজ ও জলজ প্রুপ, প্রভ্ত গন্ধদুব্য, অক্ষত কাঞ্চন, প্রিয়ণগ্র, ঘৃত, মধ্য, দিব, ব্যাঘ্রচর্ম, পাদ্যকা, কুঞ্কুম ও মনঃশিলা লইয়া হৃন্ট মনে আইল। তখন সূহ্দ্গণ বসন ভ্ষণ ও ভক্ষা ভোজ্য শ্বারা বিপ্রগণকে পরিতৃণ্ট করিয়া স্থাবৈর অভিষেক আরুদ্ভ করিল। মন্যজ্ঞেরা কুশাস্তরণে প্রদীশত বহিল স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আহ্রিত প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে গয়, গবাক্ষ, শরভ, গশ্বমাদন, মৈন্দ, ন্বিবিদ, হন্মান ও জান্ববান ই'হারা মাল্যশোভিত প্রাসাদশিশরে উৎকৃষ্ট আন্তরণমন্ডিত ন্বর্গময় পীঠে মন্ত্রপাঠপ্রিক প্রাস্যে স্থাবিকে উপবেশন করাইলেন। নদ নদী তীর্থ ও সম্তসম্প্রের ন্বছে ও স্গন্ধি জল ন্বর্গকলনে আহ্ত ছিল, তাঁহারা সেই জলপ্র্ণ কলস ও ব্যন্ধা মহার্বিনিদ্ভি পশ্বতি ও শাস্ত্র অন্সারে,

বস্গণ ষেমন ইন্দ্রকে, সেইর্পে স্গ্রীবকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। বানরগণ যারপরনাই সম্ভূষ্ট হইল।

অনশ্তর স্থাের রামের নিদেশকমে অভ্যদকে আলিভ্যানপ্রাক যােবরাজ্যে অভিযেক করিলেন। তদ্দর্শনে সকলে উত্যর সাধ্বাদ আরম্ভ করিল এবং প্রতিমনে রাম ও লক্ষ্যাণের উদ্দেশে বারংবার স্তব করিতে লাগিল। তংকালে কিন্দিন্ধার সকলেই হৃদ্দৃদ্ধা। সর্বায় ধ্রজ ও পতাকা দৃদ্ধী হইতে লাগিল।

এইর্পে অভিষেক ব্যাপার স্সম্পন্ন হইলে কপিরাজ স্গ্রীব মহাত্মা রামকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন এবং ভার্যা র্মাকে গ্রহণপূর্বক রাজ্য স্বহস্তে লইলেন।

লপ্তবিংশ লগা। এদিকে রাম লক্ষ্যুণের সহিত প্রস্তরণ পর্বতে গ্রমন করিলেন। উহা মেঘবং নীলবৰ্ণ এবং তর্জেতা গঢ়েকে নিতাৰত গহন। তথায় শাদলি ও সিংহ ভীষণ রবে গজ'ন করিতেছে; ভক্জ্ক, বানর, গোপ্তেছ ও মার্জারসক্**ল** ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে। রাম বাসার্থ উহার এক গৃহা আগ্রয় করিদেন এবং তংকালোচিত বাক্যে বিনীত লক্ষ্মণকে কহিতে লাফ্ট্রিক, বংস! এই গিরিগ্রহা স্ববিশ্তীণ ও স্দৃশা, ইহাতে বিশক্ষণ ব্যুক্তিনির আছে, আমরা ইহাতে স্থাবসভাগ ও স্পৃশ্যা, ইহাতে বিলক্ষণ বার্ত্রিটার আছে, আমরা ইহাতে বর্ষাকাল অতিবাহন করিব। দেখ, এই শৃথ্য ক্রেমন উৎকৃষ্ট! ইহাতে নানাবিধ ধাতু আছে এবং শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণাকালকল শোভা পাইতেছে। ইহাতে বিশ্তর নদীজাত দদ্র; বৃষ্ণ ও ক্রিমের লতা; মালতী, কৃষ্ণ, সিম্ধ্বার শিরীষ, কদ্ব, অর্জান ও শাল প্রতিপ্রস্কৃতিত হইরাছে এবং বিহণেগর ক্রেম ও মর্রের কেকারব শানা বাইতেছে। বংস! ঐ দেখ, এই গা্হার অন্তরে একটি সরোজশোভিত স্রম্য সর্বেছি এই গা্হা ঈশান দিকে ক্রমণঃ সমত হইরাছে এবং ইহার পশ্চাৎ ভাগ উর্জ, স্তরাং প্র দিকের বার্ ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। গ্রেম্বারে এক সমতল স্প্রশস্ত শিলা আছে, উহা দলিত অঞ্চনস্ত্রপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই গ্রহার উত্তরে ঐ একটি স্করে শৃংগ দেখা যায়, উহা কজ্জলের ন্যায় নীলোক্জ্বল, বোধ হয়, যেন গগনে গাঢ় মেঘ উথিত হইয়াছে: দেখ, দক্ষিণেও আর একটি শৃংগ, উহা রজতধবল ও বিবিধ ধাতু-শোভিত, উহা যেন কৈলাসশিখরের আভা বিশ্তার করিতেছে। এই গ্রহার সম্মুখে, চিত্রকাটে মন্দাকিনীর ন্যায় একটি নদী পশ্চিমাভিমাথে প্রবাহিত আছে। উহা কর্দমশন্য: উহার তীরে চন্দন, তিলক, শাল, অতিমান্ত, পন্মক সরল, অশোক, বানার, স্তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, কদ্ব, বেতস ও কৃতমালক প্রভূতি বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ নদী সাবেশা প্রমদার ন্যায় রমণীয়, ইহার পর্লিন অতি স্কুলর, ইহাতে চক্রবাকমিখনে অন্রাগভরে বিচরণ করিতেছে, হংস ও সারসগণ দৃষ্ট হইতেছে, এবং সর্বত্ত নানা প্রকার রত্ন, বোধ হয় যেন নদী হাসিতেছে। ইহার কোথাও নীলোংপল, কোথাও রক্তোংপল, কোথাও শ্বেত পদ্ম, এবং কোধায়ও বা কুম্দকলিকা, ইহাতে ময়ুর ও ক্রোণ্ড দৃষ্ট হইতেছে এবং মূনিগণ স্নানার্থ অবগাহন করিতেছেন।

বংস! ঐ দেখ, স্চার্ চন্দন তর্, ঐ সমস্ত ককুত বৃক্ষ থেন মনের বেগে উখিত হইয়াছে। এই স্থান অতি অপূর্ব, আমরা এ-স্থানে বাস করিয়া স্থী হইব। ইহার অদ্বে কাননপূর্ণ কিন্কিন্ধা। ঐ শূন, গতিরব উখিত হইতেছে,

এবং মৃদ্ধ্যাধননির সহিত বানরগণের কলরব শ্না যাইতেছে। স্থাবি রাজ্য ও ছার্যা প্রাণ্ড ইইয়ছেন, তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, এক্ষপে সৃহ্দ্গণকে লইয়া আমোদ আহ্মদে কলে যাপন করিতেছেন। এই বলিয়া রাম ঐ পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। উহার নিকৃষ্ণ ও গহ্রমধ্যে অনেক প্রীতিকর পদার্থ আছে. উহা কম্পুতই সৃষ্ধ্যনক; কিম্পু রাম উহাতে বাস করিয়া কোনও মতে স্থা হইতে পারিলেন না। প্রাণাধিক জানকী অপহ্ত ইইয়ছেন, ইহা বারংবার তাহার মনে পড়িতে লাগিলে, চন্দ্র উদিত ইইতেছেন ভাহাও দেখিতে লাগিলেন, তিনি শ্ব্যায় শ্রন করিলেন, কিম্পু তাঁহার নিদ্রা হইল না, শ্যোকানল জন্লিয়া উঠিল এবং তিনি অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

তথন সমদঃখ লক্ষ্মণ তাঁহাকে অন্নয়প্র ক কহিতে লাগিলেন, বাঁর! আপনি শোককুল হইবেন না। শোকপ্রভাবে সমস্তই নণ্ট হয়, ইহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি দেবপ্রক ও উদ্বোগশীল, নিত্যকর্মে আপনার নিন্ঠা আছে। একণে আপনি বাদ শোকে উৎসাহশ্না হন, তাহা হইলে যুন্ধে সেই কুটিল রাক্ষসকে কখন বিনাশ করিতে পারিবেন না; স্তরাং আপনি শোক দ্র কর্ন, উৎসাহ রক্ষা করা আপনার আবশ্যক, ইহাতে সেই রাক্ষসকে সপরিবারে সংহার করিতে পারিবেন। তাহার কথা দেরে থাক, এই শৈলকানন-পরিবৃত সসাগরা প্থিবীকেও বিপর্যস্ত করিতে স্থিম হইবেন। একণে বর্ষার প্রাদ্ধের বিনাশ করিবেন। আর্ হ হোমকালে আহ্রতিশ্বারা যেমন ভদমাছের অনলকে প্রদশ্ত করে, তার প্রাদ্ধি হ হোমকালে আহ্রতিশ্বারা যেমন ভদমাছের অনলকে প্রদশ্ত করে, তার প্রামি কেবল আপনার প্রছের শাস্তি উত্তেজিত ক্রিতেছি, জানিবেন।
তথন রাম লক্ষ্মণের এই ক্রেন্সের্স বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বংস! হিতকারী অন্বেন্ত ক্রেম্বে বাহা বালবার তুমি তাহাই বাললে। আমি

তখন রাম লক্ষ্যণের এই ক্রেক্সর বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বংস! হিতকারী অনুরক্ত ক্রেক্স যাহা বলিবার ভূমি ভাহাই বলিলে। আমি এই কার্যনাশক শোক ক্রিক্সাগ করিলাম। বিরুমপ্রকাশের সময় অপ্রতিহত তেজ সন্ধাক্ষিত করা আবশ্যক সন্দেহ নাই। এক্সণে আমি শরতের প্রতক্ষিয় থাকিলাম, ভূমি আমার বের্প কহিলে, আমি ভাহাতে সম্মত ইইলাম। অতঃপর স্তাবি প্রসন্ন হউন, উপকৃত বীরেরা প্রভাপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতক্ত হইয়া তান্বিবরে পরাশ্ম্ম হন, ইহাতে সাধ্যদের মন একাল্ড উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্যণ প্রিয়দর্শন রামের বাকা সংগত ব্রিরা কৃতাঞ্জলিপ্টে উহার যথেণ্ট প্রশংসা করিলেন এবং দ্বার শ্ভব্নিশ্ব প্রদর্শনিপ্রেক কহিলেন, আর্য! স্থাব হইতে শীঘ্রই আপনার অভীণ্ট সিম্প হইবে। আপনার শত্র নির্মাল হইরা যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষার বর্ষাগম সহ্য কর্ন। ক্রোধ সম্বরণ আপনার কর্তব্য হইতেছে। আপনি এই সিংহর্মেবিত পর্বতে ধৈয়বিলম্বনপূর্বক আমার সহিত বর্ষার ক্রেক্মাস বাস কর্ন।

অন্টাবিংশ সর্গাঃ অনন্তর রাম কহিলেন, বংস! এই ত বর্ষাকাল উপস্থিত। আকাশ পর্বতপ্রমাণ মেঘে আচ্ছরে হইয়াছে। উহা সূর্বরন্মি ন্বারা সম্দ্রের রস পান করিয়া নয় মাস গর্ভাযারণ করিয়াছিল, এক্ষণে জল প্রস্ব করিতেছে। এই মেঘর্প সোপান দিয়া আকাশে আরোহণপূর্বক কুটজ ও অর্জনুনপ্তেপর

<sup>🤏</sup> দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



মাল্য দ্বারা স্থাকে সন্জিত করিতে পারা যার। দেখ, মেঘ হইতে সন্ধ্যারাগ নিঃস্ত হইতেছে, উহার প্রাণ্ডভাগ পাল্ডবর্গ এবং উহা একান্তই দিনশ্ধ, এই মেঘর্প ছিল্লবন্দ্র আরা গগনের রণম্থ যেন সংযত রহিরাছে। আকাশ বেন বিরহী, মৃদ্র বায় উহার নিঃদ্বাস, সন্ধ্যা চন্দন এবং জ্লদন্ত্রী পাল্ডব্রা। প্রিবী উত্তাপ সহ্য করিতেছিলেন, একণে ন্তন জলে সিন্ত হইয়া উন্মা ত্যাগ করিতেছেন। বায় একান্ত মৃদ্ ও মন্দ, কেতকগন্ধী ও কর্পরেদলবং শতিল, এখন ইহা অঞ্চলিন্দ্রারা অনারাসেই পান করা যার। পর্বতে অর্জন্ন ও কেতকী প্রেপ ফ্টিরাছে, উহা নিঃদত্র স্থাবির ন্যার ব্রিক্তলে অভিবিক্ত হইতেছে। পর্বতের মেঘর্প ক্লাজিন, ধারার্প বজ্জস্ত ক্রিম্থ বার্সংযোগে ধ্রনিত হইতেছে। পর্বতের মেঘর্প ক্লাজিন, ধারার্প বজ্জস্ত ক্রিম্থ বার্সংযোগে ধ্রনিত হইতেছে, স্তরাং উহাকে অধ্যয়নশীল বিজ্লে ন্যার বোধ হয়। নভোমণ্ডল বিদ্যুৎর্প কনক কশাপ্রহারে অন্বের ক্রির মেঘরবে গর্জন ক্রিতেছে। বিদ্যুৎ স্নীল জলদে বিরাজমান, যেন রার্বির অক্সকদেশে জানকী ক্রুতি পাইতেছে। গ্রহ ও চন্দ্র আর দৃন্ট হয় না ত্রানার প্রিয় দিঙ্মণ্ডল মেঘে লিশ্ত হইয়া আছে।

ঐ দেখ, গিরিশ্রণে ক্রিক প্রশাব বিকসিত, উহা প্থিবনির উন্মায় আব্ত হইরা, যেন বর্ষার আগমনৈ প্রাকিত হইতেছে। আমি একণে জানকনির শােকে অভিজ্ত আছি. ঐ প্রশাদ্দেই আমার মন একান্ত বিচলিত হইতেছে। কুরাপি ধ্লি নাই, বারু অতিমার শতিল, গ্রীন্মের উত্তাপদােষ প্রশান্ত, রাজগণ বৃদ্ধারার এককালে কান্ত, প্রবাসনিরা স্বদেশে যাইতেছে। এখন চক্রবাকসকল মানসসরোবরবাসে লোল্প হইরা প্রিয়া সমভিবাহারে চলিয়াছে। পথে বিলক্ষণ কর্দম, স্তরাং এ-সময় যানের আর গমনাগমন নাই। আকাশ কোথাও স্প্রকাশ, কোথাও বা মেঘাছ্রে, স্তরাং উহা শৈলনির্দ্ধ প্রশান্ত সাগরের নাায় দৃষ্ট ইতেছে। গিরিনদী অত্যান্ত খরবেগ, সর্জা ও কদন্ব প্রশান্ত প্রাহে ভাসিতেছে, জল ধাতুসংযোগে অতিশয় রক্তবর্ণ, ময়ারগণ তীরে কেকারব করিতেছে। ঐ সমস্ত রসপ্র্ণ ভ্রণত্লা জন্ব্যক্ষ, ঐ সকল স্প্রক নানাবর্ণ আম্ব প্রন্থেগ পতিত হইতেছে।

এই দেখ, গিরিশ্লাকার মেঘ বিদ্যুৎর প পতাকা ও বক্ষেণীর প মালায় শোভিত হইরা যুদ্ধস্থিত হসতীর ন্যায় গভীর রবে গর্জন করিতেছে। অপরায়ে বনের কি শোভা, ভূমি ভূগাছলে, বর্ধার জলে সিন্ত, এবং ময়্রেরা নৃত্যু করিতেছে। মেঘ জলভারে পূর্ণ হইয়া পর্বতের অভাচ্চ শৃঞ্জে প্নেঃ প্নেঃ বিশ্রামপ্রকি গভীর গর্জনসহকারে গমন করিতেছে। ঐ সকল বক মেঘে অনুবাগ্রশত আহ্যাদের সহিত উন্তান ইইয়া গগনে প্রনচলিত প্রমালার

ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভূমি তৃণাচ্চন, স্থানে স্থানে ইন্দ্রগোপ কটি, উহা **শ্বেশ্যামল লাক্ষারঞ্জিত কন্বল ন্বা**রা রমণীর ন্যায় স্বৃদ্শ্য হইয়াছে। নিদ্রা নারারণকে, নদী সম্দ্রকে, হৃষ্ট বকশ্রেণী মেঘকে এবং কান্ডা প্রিয়তমকে প্রাণ্ড হইতেছে। বনমধ্যে ময়্রের নৃত্য, কদশ্ব প্রস্ফৃতিত হইয়াছে, ধেন্র প্রতি ব্ষের প্রগাঢ় অনুরাগ, শস্যক্ষেত্র একান্ত মনোহর হইয়াছে। ইতস্ততঃ মদমত্ত **হস্তীর গঞ্জন, বিরহিগণ চিন্তাকুল হইতেছে এবং বানরেরা বারপরনাই হৃষ্ট।** মাতগাগণ নিঝরশব্দে আকুল হইয়া কেতকীপ্রগেপর গ্রন্থ আঘ্রাণপূর্বক ময়বের সহিত সগবে নৃত্য করিতেছে। ভ্রেগরা কদশ্বশাখার লাশ্বিত হইয়া, উৎসবভরে সমধিক প্রুপরস পানপূর্বক উল্গার আরম্ভ করিয়াছে। জ্বুবুক্তে অপ্যারখন্ডতুল্য রসাল জন্বভুল শাখার লন্বমান, যেন ভ্রেগরা শাখাপান করিতেছে। মেৰে বিদ্যুৎরূপ পতাকা, দেখিলে উহা সমরোৎস**ুক হস্ত**ীর ন্যায় বোধ হয়। ঐ একটি মাতপা বনপ্রবেশ করিতেছিল, ইত্যবসরে মেঘগর্জন প্রবণে প্রতিম্বন্দীর আগমন আশংকা করিয়া ব**ুম্বার্থ তংকণাং** ফিরিল। এক্ষণে এই বনের নানাভাব, কোথাও ভূপোর গ্ন-গ্ন স্বর, কোথাও ময়্রের নৃত্য এবং কোথাও বা হাস্তিসকল প্রমন্ত হইয়া**ছে। এই স্থান জলে প**র্ণ, কদৃশ্ব, সর্জা, অর্জান ও কলাল প্রুপ বিকসিত হইতেছে, ইওস্ততঃ ময়ারের নৃত্যুক্তি, বোধ হয় যেন ইহাই পানভূমি।

বিহংশাগণের পক্ ব্দিউজলে বিবর্ণ হইরাজি উহারা তৃঞ্তি হইরা পালাবদল-লান ম্ক্রাকার জলবিন্দ্ হ্র্ণমনে পান করিতেছে। ঐ শান, অরণ্যে যেন সংগতিলহরী উল্লিড হইয়াছে। ভ্রুপ্তি হার মধ্র বাঁগা, ভেকের ধর্নি কঠিতাল এবং মেঘগর্জনই মৃদ্ধ্য। মিরাগণ প্রছ বিদ্তার করিয়া, কখন ন্তা, কখন গান এবং কখন বা ক্রেব্রে শরীরভার অপণি করিতেছে। নানার্প নানাবর্ণের ভেক মেঘরবে ক্রেম্বর্ক কালের নিদ্রা দ্রে করিয়া, ধারাপ্রহারে নানা প্রকার শব্দ করিতে প্রবৃত্ত√ইইয়াছে। নদীতে চক্রবাক প্রবাহিত, তীরদেশ স্থালত হইতেছে, নদী সগরে সমূদ্রে যাইতেছে। সজল নীল মেঘে ঐর্পে মেঘ সংলান, যেন জ্বলন্ত শৈলে জ্বলন্ত শৈল আসত্ত হইয়াছে। ভ্ৰেগরা ধোতকেশর পদ্মকে আলিগ্যনপূর্বক কেশরশোভিত কদন্বে গিয়া বসিতেছে। মাতৃগ্য মদমন্ত, বৃষসকল **হ**্ন্ট, পর্বা**ড রমণীয়, রাজগণ নিশ্চেন্ট, এ সময় ইন্দ্র মে**ঘ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। মেঘ জলভারে গগনতলে লম্বিত, সম্দূর্বং গভীররবে গর্জন ক্রিতেছে এবং জলধারার নদী, তড়াগ, দীর্ঘিকা, সরোবর ও সমস্ত প্থিবীকে শ্লাবিত করিয়া দিতেছে। বৃণ্টির অত্যন্ত বেগ, বায়, অতিশয় প্রবল, নদীতট উৎপাটন ও পথরোধপূর্ব ক থরপ্রবাহে চলিতেছে। পর্বত নৃপত্তির নামে ইন্দ্রপ্রদত্ত পবনোপনীত মেঘর্প জলকুম্ভ দ্বারা অভিষিত্ত হইয়া যেন আপনার সৌন্দর্য ও সম্দিধ প্রদর্শন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্চল্ল, গ্রহ নক্ষত আর কিছাই দৃষ্ট হইতেছে না। পৃথিবী নৃতন জলধারায় তৃণ্ড, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে লিণ্ড হইয়া একান্ত অপ্রকাশ আছে। পর্বতিশৃঙ্গা ধৌত, প্রবল জলপ্রপাত মৃত্তামালার ন্যায় উহাতে শোভা পাইতেছে। নি**র্বারবেগ প্রস্**তর্থন্ডে স্বলিত হইয়া ছিল্ল হারের ন্যার দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দিকে জলধারা, ফ্রীড়াকালে স্বর্গরেমণীগণের মুক্তাহার ছিল্ল হইয়াই ষেন পড়িতেছে। বিহঞোরা বৃক্ষে লানি, পদ্মদল মাকুলিত এবং মালতীপচ্ম্প বিকসিত, বোধ হইতেছে, সূর্য অস্তাচলে চলিলেন: এক্সণে রাজগণ বৃশ্ধযাত্রায় পরাঙ্ম ্খ, সেনাগণ গমনপথেই অবস্থিত আছে,

বলিতে কি, বৃণ্টি, শন্তা ও পথ এককালে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। যে-সমস্ত সামগ ব্রাহ্মণ ভাদু মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই তাঁহাদের বেদপাঠ করিবার সময়। এখন কোশলরাজ ভরত গৃহসংস্কারকার্য সমাপনপ্রেক সাংসারিক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আষাড় মাসে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া আছেন। সরষ্ বৃণ্ডিজ্ঞ পরিপূর্ণ, প্রবাহবেগ বর্ধিত হইতেছে: বোধ হয়, অযোধ্যা প্রয়ংই বেন আমায় প্রতিনিব্ত দেখিয়া আনন্দনাদে প্রবৃত হইয়াছেন। বর্ধার বিলক্ষণ খ্রীবৃদ্ধি: এ-সময় সূত্রীব সূখতোগ করিতেছেন। তাঁহার জয়াশ্য পর্ণে, তিনি সম্বাক বিশ্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু বংস! আমার জানকী নাই, আমি রাজাচ্যত, একণে জীর্ণ নদীক্রলের ন্যায় ক্রমশঃই অবসম হইতেছি। আমার শোক অতিমাত প্রবল: বর্ষাকাল শীন্ন যাইতেছে না এবং রাবণও দুর্দানত শন্ত: সতেরাং আমি যে বৈর নির্যাতন করিব, এরাপ সম্ভাবনা করি না। সংগ্ৰীৰ আমার বশীভূত ৰটে, কিন্তু আমি বৰ্ষানিবন্ধন এই অ্যাতা এবং পথ নিতাশ্ত দুর্গম বলিয়া সীতার অনুসন্ধান মুখাগ্রেও আনি নাই। সাগ্রীব সবিশেষ ক্লেশ পাইয়া বহু দিনের পর ভার্যা লাভ করিয়াছেন, এদিকে আমার কার্য অত্যন্ত গরেতের, তব্জন্য আমি তাঁহাকে কিছু বাসতে চাহি না। তিনি শ্বরংই বিশ্রামস্থ সন্ভোগপ্র ক প্রকৃত সমরে স্ক্রির অন্বেষণ করিবেন। তিনি কৃতজ্ঞ, উপকার কখন বিশ্যতে হইবেন সৌ লক্ষ্যণ! এইজন্য আমি

তান কৃতজ্ঞ, ভশকার কখন বিশ্বত হহবেন নাপ লক্ষ্যুণ । এইজন্য আমি
সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। একণে স্থাবিধ প্রসমতা ও শরদাগম আবশ্যক।
উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিশ্বত কালত উদাস হইরা থাকে।
তখন লক্ষ্যুণ প্রিয়দর্শন রামের জাকা সংগত ব্যিয়া কৃত্যঞ্জলিপটে উহার
যথেণ্ট প্রশংসা করিলেন এবং ক্রিম শভে ব্নিধ প্রদর্শনপ্রক কহিলেন, আর্য !
স্থাব হইতে শীঘ্রই অ্রুক্ত্রের অভীণ্ট সিন্ধ হইবে, আপনার শন্ত, নির্মান্ত হইয়া যাইবে। একণে অপ্রান শরতের প্রতীক্ষায় এই বর্ষাগম সহা কর্ন।

একোনহিংশ সর্গা। এদিকে স্থাবি বালীকে বধ করিয়া রাজ্য লইয়াছেন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ, তিনি প্রিয়তমা রুমা ও তারা প্রভৃতি মহিলাকে লইয়া দিনযামিনী সূথে আছেন। বেন সূররাজ অপ্সরোগণ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। বরং নিশ্চিন্ত, রাজ্যভার মন্তিহন্তে নান্ত, তিনি উহাদের কার্য পরীক্ষায় সন্পূর্ণ নিরপেক হইয়া, বিশ্বাসে নিঃসংশয় হইয়া আছেন। ধর্ম ও অর্থ সংগ্রহে তাঁহার দ্ভিট নাই, তিনি ভোগপথ আশ্রয় করিয়া নিরন্তর নিজনিবাসই অভিলাষ করিতেছেন।

অন্নতর হন্মান্ শরংকাল উপস্থিত অন্মান করিয়া বিশ্বাসপ্রবণ স্টোবের নিকট গমন করিবলন এবং উংহাকে স্সঞ্গত ও স্মধ্র বচনে প্রসন্ন করিয়া, সামাদিগন্গসম্পন্ন হিত ও সত্য বাক্যে কহিছে লাগিলেন, রাজন্! তুমি রাজ্য যশ ও স্থায়িনী কুলশ্রী অধিকার করিয়াছ, এক্ষণে মিত্র সংগ্রহ অবশিষ্ট, স্তরাং তিন্বিষয়ে চেন্টা করা ভোমার উচিত হইতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি প্রকৃত সময়ে মিত্রের কার্য করেন, তাঁহার রাজ্য, কীতি ও প্রভাব বর্ষিত হয়। যাঁহার কোষ, দন্ড, মিত্র ও ব্লিখব্রিভ স্বাধীন, তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্যভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন। কপিরাজ! তুমি ধর্মপরায়ণ ও স্লোল, অল্পীকৃত মিত্রকার্যের অনুষ্ঠান

তোমার উচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অনন্যকর্মা হইয়া মিত্রকার্য না করে, তাহার নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কাল বাবধানে কার্য করা নির্পেক, ইহাতে মহৎ উদ্দেশ্য সিম্ধ হইলেও কোন ফল দর্শে না। বীর! আমাদিগের মিত্রকার্য সাধনের বিলম্ব ঘটিতেছে, স্তরাং এক্ষণে তুমি জানকীর অন্বেষণে ষত্রবান হও। বিজ্ঞ রাম কালজ্ঞ, তিনি কাল অতীত দেখিয়াও তোমায় কিছ; কহিতেছেন না এবং সবিশেষ দরা সত্ত্রেও তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি তোমার কুলব্যুন্দির হেতু ও ব্যাপক দিনের বন্ধ: ভাঁহার গুণের পরিসামা নাই এবং শ্বভাবও অলৌকিক: পর্বে তিনি ভোমার যথেষ্ট করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহার উপকার কর, এবং প্রধান বানর্রাদগকে জানকীর অন্বেষণের নিমিন্ত আজ্ঞা দেও। ना र्वामर्ड कार्कावलम्य प्राप्तवत हरेदा ना, किम्बू वीमयात शत विलम्ब प्राप्तावह হইবে। রঞ্জেন্! যে ভোমার উপকারী নর, তুমি ভাহারও কার্য করিয়া থাক, কিন্তু যিনি শর্সংহার করিয়া ভোমায় রাজ্য অপণি করিয়াছেন, তাঁহার পঞ্চে আর বন্তব্য কি আছে। তুমি মহাবীর, রামের প্রীতি সম্পাদন উদ্দেশে আদেশ অপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে। রাম অস্তপ্রভাবে স্রাস্তর ও উরগগণকে বশীভূত করিতে পারেন, কেবল তোমার প্রতিজ্ঞাতকাল প্রতীক্ষ করিতেছেন। তিনি বালিবধে লোকের বিরাগভয় না করিয়া ছিলমার বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আমরা প্রথিব তি অন্তরীক প্রতিনপ্র্বক কাররাছেন, অতএব একলে আমরা প্রথব তেওঁ অন্তর্মক প্রটনপ্রক জানকীর অন সংধান করিব। রামের শক্তি অভুত, রাজ্সের কথা কি, দেবাস্র পর্যত তাঁহার বিক্রমে ভীত হইয়া থাকে তুমি প্রাণপণে তাঁহার প্রিয় সাধন কর। এ-স্থানে বহুসংখ্য দুনিবার সানর আছে, তোমার আজ্ঞা পাইলে উহাদের গতি স্বর্গ মর্ত্য ও প্রতিহত হইবে না। এক্ষণে বল, কে কোথায় গিয়া কি করিবে?
তখন ধীমান্ স্ত্রীক ক্রিনে?
তখন ধীমান্ স্ত্রীক ক্রিনে?
তখন ধীমান্ স্ত্রীক ক্রিনে?

তথন ধীমান্ স্থাকৈ ক্রিমানের এই স্মেণগত কথায় সমত হইলেন এবং উংসাহণালৈ নীলকে নান্ধ স্থান হইতে বানরসৈন্য সংগ্রহে অন্মতি দিয়া কহিলেন, আমার সৈন্য ও য্থপতিগণ যাহাতে সেনাধ্যক্ষের সহিত দাীয় আগমন করে, তুমি তাহাই কর। দ্র পথের বানরেরা দ্তপদে আসিয়া উপস্থিত হউক। উহারা আইলে তুমি স্বয়ং গিয়া উহাদিগকে গণনা করিয়া লও। পঞ্দশ দিবসের মধ্যে যে এখানে না আসিবে, আমি অকৃণ্ঠিত মনে তাহার প্রাণদণ্ড করিব। অতঃপর তুমিও বৃদ্ধ বানরিগণকে আনয়নার্ধ অভগদকে লইয়া প্রস্থান কর। মহাবীর স্থাবি নীলকে এইরাপ আদেশ দিয়া অক্তঃপ্রে প্রবেশ করিলেন।

তিংশ সগা। এদিকে রাম একানত কামাত ; শরতের পান্ড্রেণ আকাল, নির্মাল চন্দ্রমন্ডল ও জ্যোৎসনাধবল রজনী দর্শন করিলেন; স্মুগ্রীবের স্খুভোগে আসন্তি এবং জানকীর অন দেশের কথা চিন্তা করিলেন; ব্রিলেন, সৈন্যের উদ্যোগ-কাল অতীত হইয়াছে। তিনি বারপরনাই কাতর হইয়া মোহিত হইলেন এবং ক্ষণবিলাদের সংজ্ঞালাভ করিয়া হ্দর্যাসিনী সীতাকে ভাবিতে লাগিলেন। পরে পান্ড্রেণ ধাতুসত্পে শোভিত শৈলশ্শেগ উপবেশনপ্রেক শরতের সৌন্দর্য দর্শনে দীনমনে কহিলেন, হা! যিনি স্বয়ং সারসম্বরে আশ্রমমধ্যে সারসগণকে কলরব করাইতেন, যিনি কাঞ্চনকান্তি প্রিপত অসনবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতেন. যিনি কাঞ্চনকান্তি প্রিপত অসনবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতেন.

তিনি আমায় না দেখিয়া কির্পে আছেন! হা! সেই পদ্মপলাশলোচনা দ্বন্দ্বচর চক্রবাকের রব শ্রনিয়া কিরুপে জীবিত থাকিবেন! আমি আজ তাঁহার বিরহে নদ, নদী, সরোবর ও কাননে পর্যটন করিয়াও স্থা হইতেছি না। তিনি একান্ত স্কুমার ও বিরহে নিতান্ত কাভর, স্তরাং এখন অনন্গ শরংগ্ণে বিধিত হইয়া তাঁহাকে অত্যুক্তই কল্ট দিবেন।

চাতক মেঘের নিকট জলবিন্দ্র পাইবার প্রত্যাশার বেমন ব্যাকুল হয়, তংকালে রাম সীতার জন্য সেইর পই হইলেন।

ঐ সময় শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ফল সংগ্রহের জন্য গিরিশ্রণ পর্যটন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক দেখিলেন, রাম নির্দ্ধনে দূর্বিষহ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া শ্না মনে রহিয়াছেন। তব্দর্শনে তিনি বারপরনাই বিষশ্প হইলেন, কহিলেন, আর্য! কামের অধীনতায় কি হইবে, পৌরুবই বা কেন পরাভতে হয়, এক্ষণে কর্ম-যোগে মনঃসমাধান কর্ন। শোক আপনার সমাধি নন্ট করিতেছে, এই সমাধি-বলে অবশাই দঃখের হ্রাস হইবে। আপনি উৎসাহী হইরা সভত প্রসন্ন মনে থাকুন, এবং স্বকার্যসাধনের হেও সহায় ও সামর্থ্য আশ্রয় কর্মন। বীর! জানকী আপনার পত্নী, অন্যে তাঁহাকে কখন গ্রহণ করিতে পুর্নিবে না, জন্দশ্ত আগন-

আপনার পদ্ধা, অন্যে তাহাকে কথন গ্রহণ কারতে প্রার্থে না, জনলতে আগনলিখা স্পর্শ করিলে কে না দেখ হইরা থাকে?
রাম লক্ষ্যণের এইর্প অপরিহার্য সিন্ধান্ত প্রেণে কহিলেন, বংস! তোমার
বাক্য নীতিসভগত, ধর্মার্থপিণে ও শান্ত, এই হিতকর কথার অন্যোদন করা
আবশ্যক। সমাধি শ্বারা তত্ত দর্শন এবং ক্রিয়েগের অন্ভান বিহিত হইতেছে;
ইহা ত্যাগ করিয়া দ্র্লভ কর্মফল অনুসাধান উচিত বােধ হর না।
রামের জানকী-চিন্তা সত্তই স্পর্যাক, তাহার মুখ সহসা শান্ত হইয়া
গেল, তিনি কহিলেন, বংস। ইন্টার্দেব ব্ ডি শ্বারা প্রথবার ত্শিতসাধন এবং
শস্য উৎপাদনপ্রেক কৃত্বাধী ইইয়াছেন। খনঘটা গভার গর্জনে সর্বত্ত বর্ষণ
করিয়া ক্ষান্ত, উহা নীলেছিপ্লবং শ্যামরাগে দ্র্শ দিক অন্ধ্বার করিত, এক্ষণে নির্মাদ মাত্রগাবং শান্ত। বায়, কুটজ ও অর্জ্বন প্রুম্পের গন্ধ বহন এবং মহা-বেগে বিচরণপূর্বক নিব্ত হইয়াছে। হস্তীর বৃংহিত ধর্নি, মর্রের কেকারব এবং নির্বারের ঝর-ঝর শব্দ আর শূনিতে পাওরা বায় না। রম্যাশিখর পর্বাতসকল ব্যাণ্টজলে কালিত ও একাশ্ডই নির্মাল, একণে জ্যোৎস্নার লিণ্ড হইয়াই যেন শোভিত হইতেছে। অদ্য শরং সম্তপর্ণ ব্যক্ষের শাখার, চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রের প্রভায় এবং হস্তীর দীলার স্ত্রী বিভাগ করিরা প্রাদ্রভতি হইয়াছে। কমলদক স্থাকিরণস্পর্ণে বিকসিত, এক্ষণে শ্রী শরংগাণে অনেক পদার্থ আশ্রয় করিয়া ইহাতেই সমধিক বিরাজমান আছেন। সম্তপ্তের সংগশ্ধ বিষ্তৃত হইতেছে. চতুদিকে ভূজ্যের রব এবং বৃষ ও মাতজাগণ গবিত হইরাছে।

ঐ দেখ, চক্রবাকেরা মানসসরোবর হইতে আসিয়াছে, উহাদিগের সর্বাপা পদ্মপরাগে রঞ্জিত, উহারা বৃহৎ ও স্কুলর পক্ষ প্রসারণপূর্বক প্রালনে হংসের সহিত বিচরণ করিতেছে। নদীর জল নির্মাল। আজু ময়ুরগণ আকাশ মেঘশুনা দেখিয়া প্রছের্প আভরণ পরিত্যাগপ্রিক চিন্তিত ও নিরানন্দ হইয়া আছে। প্রিয়তমা ময়্রীর প্রতি উহাদের একাশ্তই বিরাগ এবং ভোগেও আর স্পৃহা নাই। স্বর্ণবর্ণ অসনবৃক্ষের দাখাগ্র প**ুণ্পভরে অবনত হইয়া কুস**ুমগ**ন্ধ** বিস্তার করিতেছে। দেখ, এই সমস্ত স্দৃশ্য বৃক্ষে বনবিভাগের কি শোভাই হইয়াছে। মাতপাগণ মদমত্ত ও মদলালস হইয়া করিণীর সহিত কখন পদমবনে, কখন

অরণ্যে, কখন বা সম্ভপর্ণের গণ্ধ আঘ্রাণপূর্বক মন্দগমনে বিচরণ করিতেছে। আকাশ অসিশ্যমেল, নদী ক্ষীণপ্রবাহ, বায়ু কহনার প্রন্থে স্গান্ধ ও শতিল হইয়া বহিতেছে এবং দিকসকল অন্ধকারমান্ত ও সাপ্রকাশ। অদা রোদ্রের উত্তাপে পথের পংক শুকু হইয়া গিয়াছে এবং বহুদিনের পর ঘনীভাত ধ্লিজাল উখিত হইতেছে। যে-সমন্ত নূপতি পরস্পরের প্রতি বন্ধবৈর, এক্ষণে তাঁহাদের যুম্পযাত্রার সময় উপস্থিত। শরতের প্রভাবে বৃষ্ণদিগের রূপ ও শোভা বর্ধিত হইয়াছে। উহারা মদমত্ত হুণ্ট ও ধ্লিতে লাুণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধলোভে গো-সমূহের মধ্যে নিনাদ করিতেছে। করিণী অরণামধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত মন্মথাবেশে মূদ্র গমনে উন্মন্ত মাতজ্গের অন্সরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ময়্রগণ প্ছের্প রমণীয় আভরণশ্না হইয়া নদীতটে আসিয়াছিল, এক্ষণে যেন সারস-গণের ভর্ণসনায় বিমনা হইয়া, দীনভাবে প্রতিনিব্ত হইতেছে। মদবারিবয়াঁ করি-সকল ভীমরবে হংস ও চক্রবাকগণকে চকিত করিয়া প্রফ্রলেকমলশোভিত সরোবর আলোড়নপূর্বক জলপান করিতেছে। নদীতে পণ্ক নাই, বালুকা বিকীণ, জল স্বচ্ছ, হংস ও সারসগণ হৃষ্টমনে কলরব করিয়া বিচরণ করিতেছে। এখন ভেকেরা নীরব, প্রস্রবণ শত্ত্বপ্রার এবং বারত্ মানুদ্রগতি। ছোরবিষ নানা-বর্ণের ভ্রন্ত কর্ষার প্রারশ্ভে আহারাভাবে মাহাক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে ক্রাত হইয়া বহুদিনের পরে গর্ত হইতে নিগৃত হইতেছে। সন্ধ্যা রাগরঞ্জিত হইয়া গগনতল পরিত্যাগ করিতেছে এবং চন্দ্রেত্রমণীর রশ্মসংস্পর্শে তারকা বিকাস পাইতেছে। চন্দ্রই রজনীর স্কুদর স্থা তারাগণ উন্দর্শিত নেত্র এবং জ্যোৎসনা বন্ত, স্কুতরাং উহা শ্রুবস্**স্থি**য়াভত রমণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সারসেরা স্পক ধান্য আহারে প্রেক্ত, একণে আকাশে শ্রেণবিশ্ব হইয়া হ্লুফানে মহাবেগে প্রনক্ষিপ্ত সালার ন্যায় বাইতেছে। দেখ, ঐ বিস্তীর্ণ হুদের কি শোভা, উহাতে একটি হংস নিদ্রিত, কুম্দ প্রস্কৃতিত হইয়াছে; উহা প্রশিশা কলাছিত নক্ষাচিত্তি নিমল নভোম ভলের ন্যার দৃষ্ট হইতেছে। অদ্য সরসী উক্জ্বলবেশা বার্যবৃত্তীর ন্যায় বিরাজ্ঞ্মান, চপল হংসংশ্রণী উহার মেখলা এবং প্রফাল্ল পদ্মই মালা। গিরিগহরর ও ব্বের রব প্রাভাতিক বায়-সংযোগে উৎপন্ন এবং বেণ ুস্বরে মিলিড হইয়া যেন প্রস্পরের বৃদ্ধিকদেপ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহায়তা করিতেছে। নদীতটে কাশকুস্মের অভিনব বিকাস, উহা মৃদ্মন্দ বায়্হিলোরে ভরণ্গিত হইয়া, ধবল পট্রন্দের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ভ্রাপেরা মধ্পানে উন্মন্ত ও পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়া সম্ভীক হাউমনে গবিতিগমনে বায়্র অনুসরণ করিতেছে। জল স্বচ্ছ, প্রুপ প্রস্ফুটিত হইতেছে, নিরবচ্ছিন্ন **क्टो**एकत तव, थाना मालक रहेशारह, वास् मामाली व्यवः हन्स व्यवान्वरे निर्माल। বংস! এই সমস্ত লক্ষ্যুগদুদেট বোধ হয়, যেন বর্যার প্রভাব আর নাই। নদী মংস্যরূপ মেখলা ধারণপূর্বক প্রতা্ধে সম্ভোগকৃশা কামিনীর ন্যায় অলসগমনে যাইতেছে। উহা দক্লবং কাশপ্তেপ আচ্ছন্ন এবং চক্তবাক ও শৈবালে আকীৰ্ণ, স্কুতরাং প্ররচনা ও গোরোচনায় অলব্দুড বধ্মুখের ন্যায় শ্যোভিত হইডেছে। দেখ, আৰু অরণ্যে অনংগদেবের অত্যন্ত প্রাদর্ভাব, ইনি প্রচণ্ড শরাসন গ্রহণ-প্রেক বিরহিগণকে দণ্ড করিতেছেন। মেঘাবলী সূত্রিষ্ট স্বারা সকলকে ভূষ্ট, নদী-সরোবর পূর্ণ এবং অবনীকে শস্যশালিনী করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যেমন কোন রমণী নবসংগামে লাক্জিত হইয়া অলেপ অলেপ জ্বহনদেশ প্রদর্শন করে, সেইর্পে নদী পর্লিনদেশ জমশঃ প্রকাশ করিতেছে। লক্ষ্যণ! বন্ধবৈর বিজ্ঞিগীব; রাজগণের ইহাই যুদ্ধের প্রকৃত সময়। কিন্তু আমি সংগ্রামের তাদ,শ বাজগান, রাজগণের হহাহ ব্লেধর প্রকৃত সময়। বিন্তু আমি সংগ্রামের তাদৃশ উদ্যোগ এবং স্থাবিকেও আর দেখিতেছি না। বিদ্ধা এই চারি মাস আমার শত বংসর ক্ষান হইতেছিল, একণে তাহা ক্রিটেও এবং শরংকাল উপস্থিত; শৈলশাগেগ অসন, সম্তপর্গ, কোবিদার, বংশ, করি ও তমাল প্রতিপত হইতেছে। নদীপ্রলিনে হংস সারস প্রভৃতি জলচ্চ বিহলেগরা বিচরণ করিতেছে। কিন্তু হা! আমি সীতার বিরহে একাল্ড হিলের। যিনি দ্রগমি দেওকারণো উদ্যানবং স্থেও প্রশে করিয়াছিলেন, রিমি পাতির পশ্চাৎ চকুবাকবংরে ন্যায় আমার অনুসরণ করিতেল, তিনি একণি কোথায়। লক্ষ্মণ! আমি ভার্যাহানি রাজ্যান্ত্রণ নির্বাসিত ও দ্বেখাত বিহার, রাবণ উহারে প্রাভ্ব করিয়াছে, এবং সে আমার ক্ষ্মণার ক্যাণ্ড ক্ষ্মণার ক আমার শরণাপল, বোধ হয়, ঐ দরেজা এই ভাবিয়াই আমার বিমাননা র্ফারতেছে। সে জানকীরে অন্বেষণ করিবার জন্য অপ্যক্রৈরে করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং কৃতকার্য হইয়া বিস্মৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভাই! তুমি কিদ্বিন্ধায় যাও, গিয়া সেই গ্রাম্যসারখ্যসম্ভ মার্শকে আমার বাক্যে বলিও যে, যে ব্যক্তি প্রের্বাপকারী বলিন্ট অধীর প্রার্থসাধনে প্রতিশ্রুত হইয়া পশ্চাং বিমাধ হয়, সে অতি পামর। বাক্য, ভাল বা মন্দ যের পই হউক, একবার ওতের বাহির হইলে, তাহা রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট বীরের লক্ষণ। যে নিজে পূর্ণকাম হইয়া অকৃতকার্য মিতের প্রতি একান্ড উদাসীন হইয়া থাকে, ঐ কৃতখা মরিলেও মাংসাশী শ্রাল কুরুরেরা তাহাকে ভক্ষণ করে না। এক্ষণে তুমি নিশ্চমই আমার স্বর্ণপূষ্ঠ আকৃষ্ট শরাসনের বিদ্যাদাকার রূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছ এবং রোষবিজ্ঞািতত বন্ধ্র নির্যোষসদৃশ ঘোর জ্যাতল-শব্দ শুনিতে অভিলাষী হইয়াছ।

লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় মহাবীর ষাহার সহায়, তাহার বিক্রমের পরিচয় পাইয়াও স্ত্রীব যে নিশ্চিন্ত আছে, ইহাই আশ্চর্য। আমি জনেকীর অন্বেষণের জন্য তাহার সহিত সখ্যতা করিলাম, কিন্তু সে প্রণমনোরথ ইইয়া অংগীকার পালনের কথা আর মনেও আনে না। বর্ষার অন্তে আমাদিগের সংক্ত-কাল নিদিন্ট ছিল, কিন্তু চার মাস অতীত ইইল, স্ত্রীব ভোগাসন্তিবশতঃ তাহা জানিতেই পারিল না। ঐ দূর্ব্ভ পারিষদ্গণকে লইয়া মদ্যপানে উন্মন্ত আছে;

আমরা শোকার্ত, তথাচ উহার হৃদয়ে কৃপার সন্ধার হইতেছে না। বীর! তুমি যাও, তাহার নিকট আমার ক্রােধের উল্লেখ করিও এবং ইহাও কহিও, বালী বিনণ্ট হইয়া ষে-পথে গিয়ছে, তাহা সন্কীর্ণ নহে। স্থাবি! অংগীকার রক্ষা কর, জ্যেন্টের জন্সরণ করিও না। আমি সমরে বালীকেই সংহার করিয়াছি, কিন্তু তুমি যদি সভাপালনে পরাঙ্মাখ হও, তবে ভামাকেও সবান্ধবে বিনাশ করিব। বংস! এই উপান্ধত বিষয়ে যাহা হিতকর, তুমি তাহাই কহিবে। নিশ্চয় ব্রিও, কালবিলন্ব দেখিয়াই আমি এইর্প বাল্প হইতেছি।



একবিংশ সর্গা। তথন লক্ষ্মণ ভোষাবিদ্ধ হুইরা কহিলেন, আর্ব ! সম্প্রীবের ব্যিধ প্রীতিপ্রবণ নছে। একণে বদি ক্রেদাচার রক্ষা না করে, সোভাগ্য ষে স্থাতাম্লক, যদি তাহা না মানে ক্রেম রাজলক্ষ্মী উহার বহুকাল ভোগের হইবে না! আপনি সম্প্রসম, ক্রেমেই উহার মতবৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এবং প্রত্যুপকারের ইছাও আর নাই অতিএব সে বিনণ্ট হইয়া জ্যেত বালীকে গিয়া সন্দর্শন কর্ক। এর প্রত্যুপ করেব হঙ্গের রক্ষা করা উচিত নহে। আর্য ! আমি জ্যোক্রের সংবরণ করিতেছি না, আজি সেই মিথ্যবাদীকে বিনাশ করিব, একণে বালীর প্র অণ্যদ বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ কর্ন। খরকোপ লক্ষ্মণ এই বলিয়া শর ও শরাসন গ্রহণপূর্বক উথিত হইলেন।

তন্দর্শনে রাম বিনয়বচনে কহিলেন, বংস! ভবাদৃশ লোক কখন এইর্প গহিতি আচরণ করেন না। যিনি বিবেকবলে কোপ উন্দ্র্লন করিতে পারেন, তিনিই সাধ্য অতএব তুমি মিত্রের বিনাশনক্ষণ করিও না। একশে সদভাব সহকারে প্রতির অন্সরণ এবং প্রেকার্য ও সখ্যতা স্মরণ কর। তুমি র্ক্তা পরিহারপ্রেক স্ত্রীবকে গিয়া সাল্থবাকো এইমার কহিও, সংখ! জানকীর অন্বেষণকাল অতীত হইরা বার।

লক্ষ্যণ রামের হিতাথাঁ ও আজ্ঞাবহ ছিলেন, স্তরাং তাঁহার বাক্য তংক্ষণাং শিরোধার্য করিয়া লইলেন এবং ক্রোধভরে এক কৃত্যুন্ত-ভীষণ ইন্দ্র-শরাসনতুল্য প্রকাশ্ড ধন, গ্রহণ করিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন উচ্চশিখর মন্দব পর্বত। রামের নৈরাশান্তানত প্রবল রোধানল উহার অন্তরে জ্বলিতে লাগিল। ঐ ব্হুন্পতিপ্রতিম ধীমানা, উত্তর-প্রত্যুত্তর সমন্ত সংকলন করিয়া লইলেন এবং অপ্রসমমনে ধরচরণে কিন্দিক্ষার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার গতিবেগে শালা, তাল ও অন্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ পতিত এবং গিরিশ্লগ কন্পিত হইতে লাগিলা। তিনি পদতলে শিলাসকল খন্ড খন্ড করিয়া, কার্যগোর্বে এক এক পদ দ্রে নিক্ষেপগ্রেক দ্রতের করিয়াজের ন্যায় চলিলেন। অদ্রে পর্বতোপরি

কিম্পিন্ধানগরী; উহা বানরসৈন্যসম্পুল ও নিতাশ্ত দুর্গম। লক্ষ্মণ দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উহার সক্ষিহিত হইলেন।

ঐ সময় কুঞ্জরাকার বানরগণ কিন্দিক্থার বহিভাগে বিচরণ করিতেছিল। উহারা লক্ষ্যণকে নিরীক্ষণপূর্বক শৈলশৃত্য ও অভ্যূচ্চ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইল। তদ্পশ্নে মহাবার লক্ষ্যণ ক্রোধবেগে প্রচুর কাষ্ট্যসংযোগে আন্নর ন্যায় দিবগুণ জন্বিয়া উঠিলেন, উত্থার ওষ্ঠ অনবরত কন্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ ঐ কালদর্শন যুগান্তভীষণ লক্ষ্মণকে কুপিত দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। কেই কেই স্থানির বাসভবনে গিয়া উ'হার আগমন ও ক্লোধের কথা নিবেদন করিল। তংকালে কপিরাজ তারার সহিত ভোগস্থ আসম্ভ ছিলেন, স্তরাং তিনি উহাদের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

পরে ঐ সকল মেঘাকার বানর সচিবগণের সঙ্কেতে নগর হইতে নিম্প্রাণ্ড হইল। উহারো বিকৃতদর্শন ও শার্দ লাদ্দন, নথ ও দক্তই উহাদের অক্য। উহাদের মধ্যে কেই দশ হক্তীর, কেই শত হক্তীর, এবং কেই বা সহস্র হক্তীর বল ধারণ করিতেছে। বীর লক্ষ্মণ ঐ মহাবল কপিবলে কিন্কিন্ধা পরিপ্রেণ ও নিতান্ত দ্র্গম দেখিয়া জোধে অধীর হইলেনে সরে বানরগণ প্রাকারের অদ্রের পরিথা উক্লেশ্যনপূর্বক প্রকাশ্যে আসিয়া কিনিরা জোধে প্রলম্ভর্মণ স্থাবৈর প্রমাদ এবং রামের কার্যগোরব চিন্তা করিয়া জোধে প্রলম-হ,তাশনের ন্যায় জর্মিতে লাগিলেন। তাহার নের ক্রিকের হইয়া উঠিল, ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিংশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলের জিহ্বা, শরাসন দেহ এবং ক্রীয় তেলই তাক্ষ্ম বিষ বলিয়া অন্মান করিতে লাগিল।
অনন্তর অপাদ ভয়ে মুর্ব্যুক্তি বিষয় হইয়া উহার নিক্ট আগমন করিলেন।

অন্তর অধ্যদ ভরে মুক্রেনাই বিষয় হইয়া উ'হার নিকট আগমন করিলেন। লক্ষ্যণ রোষার,ণ লোচনে টিহাকে কহিলেন, বংস! তুমি গিয়া শীঘ্র স্ফ্রেবিকে আমার আগমনসংবাদ দেও। বলিও, লক্ষ্যণ প্রাতৃদ্ধে নিতানত কাতর হইয়া ন্যারে দন্ডায়মান আছেন। এক্ষণে বদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাহার বাক্যে কর্ণপাত কর। বংস! তুমি স্ফ্রেবিকে এই কথা বলিয়া অবিলম্বে আমার নিকট আইস।

লক্ষ্যণের এইরপে কঠোর বাক্যে অধ্পদের মন চণ্ডল হইয়া উঠিল, ম্থাশ্রী ব্যান হইয়া গেল, তিনি স্থাবির নিকট গমনপ্র্বাক তাঁহাকে, এবং র্মা ও তারাকে প্রণাম করিয়া সমস্তই কহিলেন। স্থাবি মদমন্ত ও কামমোহিত হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, অধ্পদ কি কহিলেন তিনি তাহার বিন্দ্র-বিসগাও জানিতে পারিলেন না। তথন বানরগণ লক্ষ্যণকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে ভয়ে কিলাকিলা রব আরম্ভ করিলা, এবং স্থাবির নিদ্রাভণ্গ করিবার নিমিত্ত বঞ্জেব নাায় ভাষণ স্বরে প্রবাহবং গম্ভার সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সংগ্রীব ঐ শব্দে জাগরিত হইলেন। তাঁহার নেত্রহুগল মদ্বিহ্বল ও আরস্ত, তিনি এই কোলাহল শ্রনিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

ঐ সময় যক্ষ ও প্রভাব নামে ধীমান্ উদারদর্শন দুই জন মন্ত্রী অংগদের মুখে সমুস্ত শানিয়া উত্থারই সহিত তথার আসিয়াছিল। উত্থার ইন্তৃত্ব্য সূত্রীবের সমুস্থে গিয়া বসিল এবং উত্থাকে প্রসায় করিয়া সূত্রতিক্ত । উত্থার কহিল, রাজন্ ! মনুষ্প্রকৃতি রাম ও লক্ষ্যণ রাজপ্রতাব ও দৃড়প্রতিক্ত। উত্থার

আপনাকে রাজ্যদান করিয়াছেন; এক্ষণে ঐ উভয় দ্রাতার মধ্যে বীর লক্ষ্মণ শরাসন হতে আপনার দ্বারে দন্দ্রায়মান। উহারই ভয়ে বানরগণ কন্পিত হইয়া কলরব করিতেছে। তিনি রামের বাক্যে আপনাকে ধর্মার্থসংক্রান্ত কিছু, বলিবার জন্য আসিয়াছেন। অভ্যন্দ তাঁহারই উত্তেজনায় আপনার নিকট উপস্থিত। তিনি প্রেদ্বারে রোষলোহিভনেত্রে যেন বানর্মদণকে দন্ধ করিতেছেন। অতএব আপনি দায় গিয়া পত্ত ও বান্ধবগণের সহিত ভাঁহাকে প্রণিপাত কর্ন, অদ্য তাঁহার ক্রোধ শান্তি হউক। ধর্মশীল রাম বের্পে আদেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্ন এবং প্রতিজ্ঞা পালনে ষত্বান্ হউন।

ষাহিংশ সর্গ ॥ তথন স্থাবি লক্ষ্মণ জ্বাম্ব হইয়াছেন শ্নিবামার আসন হইতে গালোখান করিলেন এবং উপন্থিত বিষয়ের গোরব ও লাঘব অবধারণ করিয়া মাল্যগণকে ফাছলেন, দেখ, আমি লক্ষ্মণকে অন্টিত কথা কহি নাই এবং তাঁহার সহিত অসং ব্যবহারও করি নাই, তিনি যে কি জন্য ক্রোধাবিন্ট হইলেন, ইহাই আমার চিন্তা। বোধ হয়, কোন ছিদ্রান্বেষী শাল্ল আমার মিথ্যা দোষ তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া থাকিবে। একণে তোমরা ক্রেম্ব ব্রন্থি-বিবেচনান্সারে তাঁহার জ্বোধের প্রকৃত কারণ নির্ণয় কর। আঞ্চি ইয়াছেন, ইহাই আমার ভয়। দেখ, মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা কৃষ্মি ইয়াছেন, ইহাই আমার ভয়। দেখ, মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা কৃষ্মি ইয়াছেন, ইয়াই আমার ভয়। দেখ, মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা কৃষ্মি ইয়াছেন, ইয়াই আমার ভয়। দেখ, মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা কৃষ্মি হয়াছেন, ইয়াই আমার ভয়। বেডু অন্প কারণেই প্রীতির বিজেনে নাট্রা থাকে। মন্ত্রিগণ! আমি য়ামের নিকট উপত্ত, কিন্তু অন্যাপি কৃষ্মি আশংকা জন্মিতছে।
তথন হন্মান্ ব্রিক্ষাক বাক্ষা কহিতে জাগিলেন, য়াজন্! উপকার বিক্ষাত না হওয়া তোমান্ত পক্ষে বিক্ষায়ের নহে। বার য়ায় অপবাদ-ভয় না

করিয়া তোমার প্রিরস্যধনার্থ দৃর্জায় বালীকে বিনাশ করিয়াছেন। স্কুতরাং এক্ষণে তাঁহার যে প্রণয়কোপ উপপ্রিত, আমি তন্বিষরে কিছুমার সংশয় করি না, তিনি তল্লিবন্ধনই শ্রীমান্ লক্ষ্যণকে **এ ম্থানে প্রেরণ** করিয়াছেন। দেখ, এক্ষণে শরংকাল অবতীর্ণ, সংতপর্ণ প্রচিপত হইতেছে, গ্রহনক্ষ্রসকল নিম্নি, আকাশে মেঘ দৃষ্ট হয় না, চতুর্দিক পরিষ্কৃত এবং নদ নদী ও সরোবরের ঞ্চলও স্বচ্ছ হইরাছে। কিন্তু ভূমি মদভরে ইহার কিছ্ই জানিতেছ না এবং এই সময়ে যে যুম্থের উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহাও ব্রিতেছ না। মহাবীর শক্ষাণ তোমার এই অমনোযোগ স্মৃপন্ট অন্মান করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন। রাম পত্নীবিরহে একাশ্তই কাতর, সত্তরাং লক্ষ্মণের মূখে তাঁহার কমেকটি কঠোর কথা তোমার অবশ্য সহিতে হইবে। তুমি অপরাধী, এক্ষণে লক্ষ্মণকে গিয়া কৃতাঞ্জলিপটে প্রস্থ কর, তম্ব্যুতীত তোমার আর কিছ্ই শ্রেয় দেখি না। মহীপালকে স্থারামর্শ দেওয়া অধিকৃত মন্তিবর্গের কর্তব্য, তল্জন্য আমি অকুণ্ঠিত মনে তোমায় এই অবধারিত কণা কহিলাম। রাম ক্রোধবশে দেবাসূরে সমসত বশীভূত করিতে পারেন। তুমি তাঁহার নিকট উপকৃত, সাত্রাং ঘাঁহাকে পানুরার প্রসন্ন করা আবশ্যক, তাঁহাকে কুপিত করা সঞ্গত হইতেছে না। এক্ষণে তুমি পতে ও বন্ধবান্ধবের সহিত তাঁহার চরণে প্রণত হও এবং পতির নিকট পদ্নী বেভাবে থাকে, তুমি সেইর্পে তাঁহার

বশতাপন্ন হইরা শ্বাক। রাজন্! রাম ও লক্ষাণের শাসন মনেও অতিক্রম করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। উ'হাদের বলবীর্ষ বে অলোকিক, তুমি তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছ।

ব্য়ণিবংশ সর্গা। এদিকে লক্ষ্মণ অভগদের নিকট সমস্ত শ্রনিয়া কিৎকিশায় প্রবেশ করিলেন। উহার দ্বারে বহুদুংখা মহাকায় মহাবল বানর ছিল, তাহারা তহিকে দেখিবামার কৃতাঞ্জলিপটে দশ্ভায়মান হইল। লক্ষ্মণ বারপরনাই ক্ল্ম্প, অনবরত নিঃশ্বাস পরিভাগে করিতেছেন, বানরগণ উহার এই ভাবান্তর দশনে অত্যন্ত ভাত হইল এবং তৎকালে উহাকে বেক্টনপ্রেক বাইতে আর সাহসাই হইল না।

লক্ষ্মণ দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, গৃহা স্প্রেশসত রক্ষময় ও রমণীয়, হর্মা ও প্রাসাদ নিবিতৃভাবে নিমিতি ও অত্যুক্ত, কাননে যথেষ্ট ফলপ্রুপণ উৎপান ইইতেছে। প্রিয়দর্শন দেবকুমার, গন্ধর্বপার এবং কামরাপী বানরেরা দিবামালা ও বস্তে সন্জ্ঞিত ইইয়া আছে। স্থানে স্থানে অগ্নরা, চন্দন, পদ্ম ও মদ্যের সৌরভ, রাজপথ গন্ধজ্ঞলে সিন্তু, স্বজ্জ্সলিলা গিরিক্স্পি স্ক্রোপ্রবাহে চলিয়াছে।

তিনি গমনকালে অভগদ, মৈনদ, নিব্রিন্ত গ্রের, গ্রাক্ষ, গয়, শরভ, বিদ্যুক্মালা, সন্পাতি, স্থাকি, হন্মান্, বার্ত্তির, স্বাহ্, মহাস্থান নল, ক্মাদ, স্বেশ, তার, জান্ববান, দিধবন্ধ, নাল, ক্মাদের ও স্কেন্ত্র এই সমনত বানরের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রু দর্শন করিলেন। ঐ ক্রেন্ত্র গ্রু মেঘের ন্যায় পাশ্ড্রেণ, ধনধান্যে প্র্, মাল্যে সন্ভিত্ত ও সংখ্যি তন্মধ্যে সর্বাভগস্ক্রেরী রমণীগণ বাস করিতেছেন। লক্ষ্যুণ ক্রমণ্ট তাম্যুদ্ধ অতিক্রম করিয়া সংগ্রীবের বাসভ্বন দেখিতে পাইলেন। উহার ক্রেন্ত্র স্ফাটকময় ও স্দ্র্শা এবং প্রাসাদ্শিখর কৈলাস পর্বতের ন্যায় ধবল: বানর্ত্তা শন্ত্রধারণপূর্ব ক উহার ন্বর্গতোরণশোভিত নিতান্ত দ্রগম ন্বার্দেশ রক্ষা করিতেছে। সর্বত্র নানাবিধ তর্গ্রেণী, স্তার্ কন্পব্রক্ষ সর্বকালস্ক্ত কলপ্রেণ শোভিত হইয়া শীতল ছায়া বিস্তার করিতেছে, উহা দেখিতে গাঢ় মেঘের ন্যায় নীল, দেবরাক্ষ ইন্দ্র ঐ বৃক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন।

অনশ্তর লক্ষ্যপ মেঘমধ্যে স্থেরি ন্যার, অপ্রতিহতপদে স্থাবির ঐ আবাসে প্রবেশ করিয়া, যান ও আসনে সন্থিত সাতটি কক্ষা অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সম্মধ্যে অস্তঃপ্র, স্রক্ষিত ও বিস্তীর্ণ, উহার ইতস্ততঃ আস্তরগমন্ডিত স্বর্ণ ও রজতময় আসন, স্মধ্র বীণারবের সহিত তাললয়-বিশ্পে ম্দুল্গ বাদিত হইতেছে এবং সম্বংশোৎপল্ল র্প্রোবনগরিত রমণী-গণ উম্জ্বল বেশে বিরাজ করিতেছে, উহারা উৎকৃষ্ট মাল্য রচনায় ব্যন্ত। স্থানে স্থানে অন্চরগণ হ্ল্টমনে দন্ভারমান। উহাদের পরিচ্ছদের পরিপাটী নাই, এবং উহারা পরিচর্ষায়ও তাদ্শ ব্যতিবাসত নহে। লক্ষ্যণ ক্রমশঃ ঐ অস্তঃপ্রের প্রবেশ করিলেম।

ইত্যবসরে ন প্রেধননি ও কাণ্টীরব উখিত হইল। লক্ষ্যণ শ্নিবামার লজ্জিত হইলেন এবং ক্র্ম হইরা, দিগনত প্রতিধননিত করত, কার্ম কে টণ্কার প্রদান করিলেন। স্ট্রীজনসমাজে প্রবেশ করা নিষিম্ব, স্তরাং তিনি অস্তঃপ্রগমনে পরাঙ্মান হইরা একান্তে দাভার্মান রহিলেন। রামের কার্যব্যাঘাতজনিত রোষ উহার অন্তরে আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সংগ্রীব ঐ টম্কার রবে গাদ্রোখান করিলেন। ভাবিলেন, অগ্রে অধ্পদ আফায় যের্প কহিয়াছিল, তাহাতে স্পন্টই বোধ হয়, দ্রাভ্বংসল লক্ষ্যুণ আসিয়াছেন। স্থাবৈর মূখ ভয়ে শৃত্ক হইয়া গেল। তিনি স্থিরভাবে প্রিয়-**পর্শনা তারাকে জিল্কাসিলেন, প্রিয়ে! লক্ষ্যণ স্বভাবতঃ শাস্তচিত্ত হইয়াও রোষ-**বেগে আগমন করিয়াছেন। ডাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইবার কারণ কি? তুমি কি আমার কোন অপরাধ দেখিতেছ? ঐ বীর ত অকারণ রুষ্ট হন না। এক্ষণে যদি তুমি তাঁহার প্রতি আমার কোন অসং ব্যবহার ব্রথিয়া থাক, তবে শীঘ্রই বল: অথবা তুমি স্বয়ং লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সান্থবাক্যে প্রসাম কর। তোমায় দর্শন করিলে তাঁহার জ্রোধ দূর হইবে। দেখ, মহান,ভব ব্যব্রিরা শ্রীজাতির প্রতি কদাচই নিষ্ঠ্রাচরণ করেন না। ঐ কমললোচন তোমার সান্ধনাবাক্যে ক্ষান্ত হইলে পণ্চাৎ আমি গিয়া তাঁহরে সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তথন স্কেক্ষণা তারা মদবিহত্তল লোচনে স্থালতগমনে লক্ষ্মণের নিকট চলিলেন। তাঁহার অঞাযফি স্তনভরে সমত, এবং কাণ্ডীদাম লম্বিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ উ'হাকে দেখিয়াই তটম্থ হইলেন এবং স্ত্রীলোকের সালিধ্য-বশতঃ ক্লোধ পরিত্যাগপ্তিক অবন্তমূথে রহিলেন।

ভারা মদভরে নির্লাজ্জা, তিনি কক্ষমণকে সুপ্রসল দেখিয়া প্রণয়গর্ব

সেই কাল অতীত, তি:িন√মিদভরে স্থাবিহারে ব্যাপ্ত থাকিয়া ইহার কিছুই জানিতেছেন না। মদ্য সর্বাংশে হৃদ্য নহে, উহার প্রভাবে ধর্ম ও অর্থ নাশ হয়: প্রত্যুপকারের অভাবে ধর্মলোপ এবং গণেবান্ মিত্রের সহিত অসল্ভাবে অর্থ-লোপ হইরা থ্যকে। ধার্মিকতা এবং মিত্রের কার্যসাধনে প্রবণতা থাকাই মিত্রতা, কিন্তু সাগ্রীবে এই দুইটি গুণের অনাতর কিছাই নাই, তিনি এক্ষণে ধর্মমর্যাদা **সঙ্**ঘন করিয়াছেন। <mark>যাহাই হউক. উপস্থিত বিষয়ে আমাদের যের্প অভিপ্রা</mark>য়, ভূমি গিয়া স্ত্রীবের নিকট তাহার উল্লেখ করিও।

অন্তর ভারা এই ধর্মার্থসংগত মধ্র বাক্য শ্রবণপ্র্বক রামের অসিন্ধ কার্যের প্রসংগ করিয়া বিশ্বাসসহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! এখন কোধের সময় নহে, স্বজনের প্রতি কোপ প্রকাশ করাও উচিত হয় না। যিনি তোমার কার্য সাধনের সংকণ্প করিয়াছেন, তুমি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর। নিকৃন্টের উপর উৎকৃন্টের কোপ একান্ত অসম্ভব, বিশেষতঃ ভবাদ,শ ধর্মশালি সাত্তিক লোক কখন ক্রোধের বশীভূত হন না। বীর! রামের যেজন্য কোপ উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা জানি, বে কারণে তাঁহার কার্বে এইরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে তাহাও জ্বানি, তিনি কি করিয়াছেন তাহা জ্বানি এবং এখন যাহা আবশ্যক তাহাও জানি। দেখ, কামপ্রবৃত্তির বল অত্যন্ত দ্বঃসহ, ইহা আমার অবিদিত নাই, এবং আজ ইহারই জন্য সংগ্রীব যে অনন্যকর্মা হইয়া দ্বীজনসংগ্য রহিয়াছেন তাহাও ব্রি। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি ক্রোধান্ধ, ইহাতেই বোধ হর কামতন্তে তোমার প্রবেশ নাই; কারণ কামাসন্ত মন্বা দেশ কাল ও ধর্মাধর্ম কিছুই বিচার করে না। বার! কপিরাজ কামের বশে নিরন্তর আমার সমিহিত আছেন, এক্ষণে তাহার লক্ষাসরম আর কিছুই নাই, তিনি তোমার দ্রাতা, অতএব তুমি তাহাকে ক্ষমা কর। ধর্মশাল তাপসেরাও মোহবশতঃ কামের বশীভ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু স্থাবি বানর ও চপল, ভোগস্থে নিমশ্ন হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইতেছে না।

তারা সংগত বাক্যে এই বলিয়া মদবিহনে লোচনে ক্ষ্থমনে প্নরায় কহিলেন, বার! কপিরাজ স্থাব বদিও কামাসন্ত, তথাচ প্রাপ্তে সৈন্য সংগ্রহের অন্তর্জা দিয়াছেন। নানা পর্বত হইতে কামরূপী অসংখ্য মহাবল বানরও তোমার কার্বে সাহাব্যার্থ উপস্থিত হইবে। এক্সপে তুমি আইস, তোমার চরিত্র পবিত্র: স্তরাং মিগ্রভাবে পরস্তীদর্শন তোমার পক্ষে অধ্যের হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ তারার আদেশ পাইরা সম্বর অন্তঃপ্রে প্রবেশ করিলেন।
দেখিলেন, তেজন্বী স্থাইব ন্বর্ণাসনে বহুস্লা আন্তরণে প্রেরসী র্মাকে
গাঢ় আলিংগনপূর্বক উজ্জাল বেশে বসিয়া আছেন। উ'হার কণ্ঠে উংকৃষ্ট মাল্য,
সর্বাঞ্জে নানাপ্রকার অলংকার, তিনি র্পের ছটার প্রেরাজ ইন্দের ন্যার বিরাজ
করিতেছেন। উ'হার চতুর্দিকে দিব্যাভরণভ্রিত প্রামাল্যশোভিত প্রমদাগণ।
কৃতান্তভীষণ লক্ষ্মণ উ'হাকে দেখিয়াই ক্লেক্সিরক্তলাচন হইয়া উঠিলেন।

চতুদিরংশ সর্গা। লক্ষ্মণ প্রাত্দঃ প্রেক্তাতর হইয়া প্রবল ক্লেথে হন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রেক প্রদাশত প্রেক্তা ন্যায় অপ্রহতগমনে প্রবিষ্ট হইলে সংখ্রীব অত্যান্ত ব্যথিত হইলেন, এই তংক্ষণাং কনকর্রিচত আসন হইতে সংস্থিতিত সংদীঘা ইন্দ্রধন্জের ন্যায় গ্রীলোখান করিলেন। রুমা প্রভৃতি রমণীরাও গগনে প্র্ণিচন্দ্রের পশ্চাং তারাগণের ন্যায় উখিত হইল। সংগ্রীবের নেত্র মদরাগে রঞ্জিত, তিনি কৃতাঞ্জলি ইইয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রকাণ্ড কম্পব্কবং দশ্ভায়মান রহিলেন।

অন্তর লক্ষ্যণ স্থাবিকে রুমার সহিত স্থাম-ডলা মধ্যে দর্শন করিয়া কুপিত মনে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! মিনি মহাসত্ত, কুলান ও জিতেশ্যিয় এবং যাঁহার সত্যানিন্দা ও দরা আছে, সেই রাজাই প্রেনীয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অধ্যা লিন্ত ইইয়া উপকারী মিত্রের নিকট মিখ্যা প্রতিজ্ঞা করে, সে নিন্তুর ও পামর। দেখ, একটি অন্তবর জন্য মিখ্যা কহিলে শত অন্তবর এবং একটি বেনুর নিমিন্ত মিথ্যা কহিলে সহস্র ধেনুর হত্যাপাপে দ্বিত হইতে হর, কিন্তু যে ব্যক্তি অপ্যাকার পালনে বিমুখ, তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে প্র্পির্ব্যগণের সম্পত্তরও কন্টক ইইয়া থাকে। যে দুন্ট অগ্রে স্বকার্য উম্থার করিয়া মিত্রায়ে উপেক্ষা করে, সে কৃত্যা ও বধ্যা স্থাবি! ভগবান্ স্বয়ম্ভ্ কৃত্যা দর্শনে কুন্থ হইয়া যে সর্বসম্পত্ত কথা কহিয়াছিলেন, শ্না তিনি করেন, যাহারা গোঘাতক স্রোপারী তস্কর ও ভগ্নব্রতী, সাধ্রা তাহাদিগের নিন্দ্রিত দিয়াছেন, কিন্তু কৃত্যোর কিছুতেই নিন্দ্রার নাই। বানর! তুমি অগ্রে স্বক্র্যাধনপূর্বক রামের কার্যে উপেক্ষা করিতেছ, সূত্রাং তুমি অন্যর্য মিথ্যবাদী ও কৃত্যা। বিদ্ তোমার প্রত্যপ্রকার করিবার সংক্রম্প থাকিত, তবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানকীর অন্সন্ধানে অবশাই বন্ধ করিতে। তুমি গ্রামাস্থাসন্ত ও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ, ভ্রুজণা যে মণ্ড্করবে আপনার ভীষণ ভাব প্রজ্ঞের রাখিয়াছে, অগ্রে রাম তাহা জানিতেন না। তুমি অতি দ্রাত্মা, সেই মহাত্মা কেবল কুপা করিয়া তোমার কপিরাজ্যা দিয়াছেন। এক্ষণে বদি তুমি এই উপকার বিক্ষাত হও, তবে এই দণ্ডেই স্থাণিত শরে নিহত হইয়া তোমায় বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তোমার জ্যেন্ট বিনন্ট হইয়া যে পথে গিয়াছেন, তাহা সন্ধীণ নহে। স্থাবি! অপাকার পালন কর, বালীর অন্সরণ করিও না। তুমি আজিও রামের বন্ধ্রবং কঠিন শর শরাসন হইতে উল্মৃত্ত দেখ নাই, তাহামিত্ত ইন্দ্রিসমূধে আসন্ত হইয়া তাহার কার্যের ক্থাও আর মনে কর না।

পণ্ডবিংশ সর্গা। লক্ষ্মণ যেন স্বতেজে প্রদীপত হইয়া এইরূপ কহিতেছিলেন, ইত্যবসরে চম্দ্রাননা তারা কহিলেন, বীরা ভূমি আর ঐ প্রকার কহিও না, কপিরাজ এইর্প কঠোর কথার, বিশেষতঃ ভোমার মুখ হইতে শ্রনিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইনি উগ্ত কৃতঘ্য মিথ্যাবাদী ও শঠ নহেন্। রাম ই'হার নিমিত্ত বে দ্বকর কার্য করিয়াছেন, ইনি তাহা বিস্মরণ হন ক্ষেত্র। সেই বারের অন্গ্রহে ই'হার রাজ্য ও কার্তি, এবং তহিরেই কুপার টোম র্মা ও আমাকে লাভ হ হার রাজ্য ও কাতে, এবং তাহারহ কুপার হোদ রুমা ও আমাকৈ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি, স্থাবি অনেক দিন যাবং দুঃখভার বহিয়াছেন, এখন ভোগস্থে স্থাই, এইজন্য যথাকাকে বক্তিব্য ব্রিতে পারেন নাই। দেখ, মহর্ষি বিশ্বামিত স্রস্করী ঘৃত্তি কুল অন্রাগে আসক হইয়া দশ বংসর কাল দিবসমাত্র অন্মান করিয়াছিলেন। স্তরাং তাদ্শ ধর্মশালিও বখন কর্তব্যচিন্তার হতচৈতন্য হইয়া গাকেন, তখন সামান্য লোকের আর অপরাধ কি। বীর! এক্ষণে কপির্বেশ স্থাবি আহার নিদ্রা প্রভৃতি পশ্রেমাক্রান্ত ও পরিপ্রান্ত আছেন, আজিও ভোগে ই'হার সম্পূর্ণ ভূতিকাভ হয় নাই, স্তরাং রাম ই'হাকে ক্রমা কর,ন। দেখ, যে জন্য এই বিকাশ্ব ঘটিতেছে, তুমি ইহার কারণ কিছুই জানিতে না: সূতরাং না জানিয়া, ইতর লোকের ন্যায় সহসা জোধের বশীভতে হওয়া তোমার উচিত নহে। অসার প্রেষ্ট বিচার না করিয়া ক্রোধ করে। একণে আমি স্থাীবের জন্য তোমার প্রসন্ন করিতেছি, তুমি এই রাগরোষ হইতে ক্ষান্ত হও। সুগুটৰ রামের প্রিয়োন্দেশে রাজ্য ধন ধান্য পশ্চ এবং রুমা ও আমাকেও ত্যাগ করিতে পারেন। তিনি রাবণকে বধ করিয়া, রামের হস্তে জানকী অপণি করিবেন। লংকায় শত সহস্র কোটি ষট্ রিংশং সহস্র ও ষট্ রিংশং অযুত কামরূপী দুর্নিবার রাক্ষ্য আছে, উহাদিগকে বিনাশ না করিলে রাবণ বধ করা স্কৃতিন হইবে। রাবণের সৈনাসংখ্যা বে এইরূপ, কপিরাজ বালী তাহা জানিতেন। আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াই এই প্রকার কহিলাম, কিন্তু এই সৈন্যের সমাবেশ যে কোন্ স্ত্রে ঘটিল, আমি তাহা জ্ঞাত নহি। যাহাই হউক, রাবণ ভীমপ্রাক্তম, কিন্তু বাম অসহায়; সূত্রাং সূগ্রীবকে সমর-সহায় না করিলে রাবণকে সংহার করা তাঁহার পক্ষে দৃষ্কর হইবে। এক্ষণে স্থাীব বানর-সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য চতুর্দিকে প্রধান প্রধান দতে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সমদত বানর তোমাদিগকে সাহাযা করিবে। উহারা যাবং না আসিতেছে, তাবং তিনি রামের কার্যসিদ্ধির জন্য নিগতি হইতেছেন না। সংগ্রীব অগ্রে যের্প স্বাবদথা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে স্পন্টই বোধ হয় যে, আজিই সকলে দনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত হইবে। একশে তুমি জোধ পরিত্যাপ কর। সহস্র কোটি ভালকে, শত কোটি গোলাপলে এবং অন্যান্য অসংখ্য বানর অদ্যই তোমার নিকট গমন করিবে। বার! কোধে তোমার নেত্র আরক্ত হইরাছে, আৰু আমরা স্থাবের প্রাণনাশের আশংকার তোমার ম্থের দিকে দ্ভিপাত করিতেও সাহসী হইতেছি না।

ষট্রিংশ সর্গা। অনন্তর বিনীত লক্ষ্মণ তারার এইর্প স্নুস্পত বচনে বীতরোধ হইলেন। তন্দর্শনে স্থোবি মলদ্বিত বন্দ্রবং ভর দ্রে করিয়া কঠের মনোন্মাদকর বিচিত্র মাল্য ছিল্লভিল্ল করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মদবেগ মন্দ্রীভ্রুত হইরা আসিল। তিনি লক্ষ্মণকে প্রেকিত করিয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, বীর! আমি রামের অন্কেশ্যার অপহতে রাজ্প্রাী ও কাঁতি প্নেরায় অধিকার করিয়াছি। তিনি কার্যগ্রেণ ভ্রুবিবিদভ; সেই দেব আমার বের্প উপকার করিয়াছেন, উহার আংশিক প্রতিশোধ করাও আমার পক্ষে স্কুঠিন। এক্ষণে তিনি আমাকে সহার্মান্ত করিয়া স্ববিক্রমে রাবণকে বধ করিবেন; জানকীও অচিরাং তাঁহার হত্পত হইবে। বিনি এক্ষ্যে শরে সম্ভ তাল পর্বত ও প্রিবী পর্যন্ত বিদাপ করিয়াছেন; বাঁহার সম্ভাবের প্রয়োজন কি? তিনি হথন সন্দৈন্য রাবণের নিধন সাধনার্থ ক্রেরার করিবেন, তখন আমি মাত্র তাঁহার প্রসাদ প্রসাদ বিরুত্ত বাইব। বীর প্রায়াম তোমার ক্রিকের, যদি আমার কোন অপরাধ থাকে, তাহা প্রণয় রাব্রিয়া থাকে।

অনন্তর লক্ষ্মণ প্রসাদ হয়ে প্রাতিভরে কহিতে লাগিলেন, স্থাীব! আর্য ক্রাম্ব ক্রিপ্রায় বিরুত্ত ক্রিয়া প্রসাদ হয়ের ক্রিপ্র ক্রিয়া স্বর্গে ক্রিয়ার প্রিয়া বিরুত্ত ক্রিয়ার প্রায় ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার প্রায়া ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার প্রয়ার ক্রিয়ার প্রায়ার ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার প্রায়ার ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার প্রায়ার ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার প্রায়ার ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার প্রায়ার ক্রিয়ার স্বর্গে ক্রিয়ার স্বর্গের ক্রিয়ার ক্রিয়ার স্বর্গের ক্রিয়ার স্বর্গের ক্রিয়ার ক্রিয়ার স্বর্গের ক্রিয়ার স্বর্গের ক্রিয়ার স্বর্গির স্বর্গের ক্রিয়ার স্বর্গের স্বর্গের স্বর্গের স্বর্গের স্বর্গের স্বর্গের ক্রিয়ার স্বর্গের স্বর্গের স্বর্গের স্বর্গের স্বর্গের স্বর্গের স্

অনশ্তর লক্ষ্মণ প্রসন্ন হৈছিল প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন, স্থাবি! আর্য রাম ভবাদ্শ বিনীত লেন্ট্রের আশ্রর লাভ করিয়া সনাথ ইইয়াছেন। তোমার প্রভাব অতি বিচিত্র এবং ইন্দ্রির দমনেও তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, স্করাং তুমি কপিরাজ্যের উৎকৃষ্ট সম্মিশ ভোগ করিবার সম্পূর্ণই উপযুত্ত। এক্ষণে বোধ ইইতেছে, প্রতাপশীল রাম তোমার ভ্রুক্তবলে অচিরকাল্মধ্যেই দ্রাখা রাবণকে সংহার করিবেন। সেই বীরপ্রেষ্ ধর্মশীল ও কৃতক্ক, তুমি তাহার উন্দেশে বের্প কহিলে, বালতে কি, ভাহা ভোমার স্থাতই ইইতেছে। তিনিও তুমি, এই দুই জন বাতীত, কোন্ বিচক্ষণ সমক্ষকে এইর্প কহিতে পারে? তুমি বলবীর্ষে রামের অনুর্প, আমরা ক্ষবতাই বহুদিনের জন্য ভোমার তুলা সহার পাইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে তুমি অবিলন্ধে আমার সহিত রামের নিকট চল; রাম জানকীর নিমিন্ত নিতান্ত কাতর ইইয়াছেন, তুমি গিয়া তাহাকে সাম্থনা কর। তিনি প্রিয়াবিরহে শোকাকুল ইইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছিলেন, তন্দর্শনেই আমি তোমার এইর্ণ কঠোর কথা কহিলাম, এক্ষণে আমাকেও ক্ষমা কর।

সম্তাতিংশ সর্গায় অনুষ্ঠর কপিরাজ পাশ্বস্থি মহাবীর হন্মানকে কহিলেন, দেখ, হিমাচল, বিন্ধা, কৈলাস, ধবলাশিখর মন্দর ও মহেন্দ্র পর্বতে যে-সকল বানর আছে, সম্দ্রের অপর পার, পশ্চিম দিক, উদয় ও অস্তাগিরি, পদ্মাচল

৩১ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



ও অঞ্জনশৈলে যে-সমসত কম্জলবর্ণ করিবর তেজস্বী বানর আছে, মহাশৈলের গ্রা, স্মের্পাশ্ব, ধ্য়াচল, স্রম্য তাপসাশ্রম ও স্বাসিত অর্গো যে-সকল বীর বাস করিতেছে এবং যাহারা মহার্ণ শৈলে মৈরের মধ্ পানপ্রাক কলে যাপন করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই সকল স্বর্ণকাল্ডি বানরকে সামদানাদি উপায় দ্বারা আনয়ন করাও। প্রে এই নিমিত্ত বহুসংখ্য বেগবান দ্ত নিযুত্ত হইয়াছে, ইহা আমার অবিদিত নাই, কিন্তু এক্ষণেও আবার তাহাদিগকে সহর ক্রিবার জন্মানা বানরকে প্রেরণ কর। যাহারা ভোগাসত্ত ও দীর্ঘস্তী, দুনিয়ার পঠিক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহাদিগকে শীঘ্র আসিতে বল। যে-সকল দৃত আমার আদেশে দশ দিবসের মধ্যে না উপস্থিত হইবে, সেই রাজ্ঞাসনদ্যক দ্রাত্মারা আমার বধ্য। জতঃপর শত সহস্র কোটি বানর আমার আজ্ঞাক্তমে অবিলম্বে নিগতি হউক। ঐ সকল ঘোরর্প মেঘবর্ণ শৈলসংকাশ বানরগণে গগনতল আজ্ঞার হইয়া যাক। উহারা পর্যটনে স্পট্, এক্ষণে দৃত গমনে প্থিবীর সমস্ত বানরকে আনয়ন কর্ক।

অনন্তর হন্মান কপিরাজের এই কথা শ্নিরা চতুদিকে মহাবল বানরদিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন ঐ সকল গগনচারী বানর, তংকণাং আকাশপথে
যারা করিল এবং বন. পর্বত, সরিং, সরোবর ও সাগরে গিয়া রামের জন্য বানরগণকে প্রেরণ করিতে লাগিল। দিগদিগন্তবাসী বানরেরা কৃতান্ততুল।
স্মানির শাসনে শন্তিকত হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। অঞ্জন পর্বত হইতে
তিন কোটি, অস্তাচল হইতে দশ কোটি এবং কৈলাসগিরি হইতে সহস্র কোটি
চলিল। যাহারা হিমাচল আশ্ররপ্রক ফলম্লমারে দেহবারা নির্বাহ করিয়া
থাকে, সেই সমস্ত সিংহবিক্তম সহস্র থব পরিষাণে আসিতে লাগিল। বিশ্বা
পর্বত হইতে ভীমর্প ভীমবল অংগারবর্গ সহস্র কোটি বানর আগমন করিল।
বাহারা ক্ষীরোদসাগরের তীর ও ত্মালবনে নারিকেল ফল ভক্ষণপ্রেক
কালাতিপাত করে, এবং যাহারা নানা অরণ্য গহরে ও ক্ষিত্রী আশ্রের করিয়া আছে,
সেই সমস্ত অসংখ্য বানরীসেনা যেন স্ব্রক করিয়া উপস্থিত হইতে
লাগিল। ঐ সময় দ্তেরা হিমালয়ে একটি স্ক্রিন্থ ব্রুক দেখিল। প্রের্ব ঐ
পবির পর্বতে দেবগণের প্রীতিকর অস্ত্রি অংবমেধ অন্তিত হইয়াছিল।
বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহ্নিকের হুইতে উৎপাল অম্তবং স্ক্রাদ্
ফলম্ল দেখিতে পাইল। উহা ভক্ষি করিয়া লইল।
বারা। ফললোল্প বানরেরা স্থাবির প্রিয়সাধনার্থ সেই উৎকৃত্র ফলম্ল,
উরধ ও স্বান্ধ প্রশাসকল্প বানরেরা স্থাবিরর প্রিয়সাধনার্থ সেই উৎকৃত্র ফলম্ল,

অন্তর উহারা প্থিবীর বানরগণকে সবিশেষ মরা প্রদানপ্র ক দ্বেরেগ কিম্কিম্বার উপস্থিত হইল এবং কপিরাজ স্থাবের নিকটস্থ হইয়া তাহাকে ফলম্ল উপহার প্রদানপ্র ক কহিল, রাজন্! আমরা নানা নদী পর্বত ও কাননে পর্বটন করিয়াছি; একণে আপনার আদেশে প্থিবীর সমস্ত বানর আগমন করিতেছে।

তখন স্থাবি যারপরনাই সম্পুষ্ট হইরা উপহার গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত কৃতকার্য দতেকে অভিনন্দনপূর্বক বিদার করিয়া আপনাকে ও মহাবল রামকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

জান্টারিংল সর্গান্ধ অনশতর মহাবারি লক্ষ্মণ সাগ্রীবের হর্ষোৎপাদনপ্রকি বিনীত বচনে কহিলেন, কপিরাজ ! এক্ষণে বদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত চল আমরা কিন্কিশ্যা হইতে নিশ্রুষ্টত হই।

তখন স্থাবি লক্ষ্যণের এই স্মধ্রে বাক্যে একান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, বীর! তোমার আজ্ঞা অবশ্যই আমার শিরোধার্য। ভালই, চল, এক্ষণে আমরা প্রদথান করি। এই বিলয়া তিনি তারা প্রভৃতি রমণীগণকে বিসর্জনপ্র্বক উচ্চেঃস্বরে ভূতাগণকে আহ্বান করিলেন।

অনন্তর অন্তঃপরেসন্থারে অধিকৃত ভ্তোরা শীঘ্র আসিয়া সংগ্রীবের দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



নিকট কৃতাঞ্জলিপ্টে দশ্ডারমান হইল। তখন ক্রেডিটকর্যন্ত স্থাব উহাদিগকে কহিলেন, পরিচারকগণ! তোমরা শীঘ্র আমার ক্রন্য একখানি শিবিকা আনরন কর। ভ্তোরা প্রভার এইর্প আদেশ প্রিক্রার তৎক্ষণাৎ এক স্ফৃশ্য শিবিকা আনিল। তখন স্থাবি কহিলেন, শক্ষ্মিটিএক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ কর।

পরে তিনি লক্ষ্যণের সহিত্ বিশ্বমিয় উল্জ্বল শিবিকাথানে আরোহণ করিলেন। উহার মুল্ডকে দেবি হিল শোভিত হইল, চতুদিকৈ শেবত চামর ল্বিডিত হইতে লাগিল, শৃষ্টিই ভেরী ধর্নিত ইইয়া উঠিল, এবং বল্দীরা স্টুতিগানে আন্দিকত করিছে লাগিল। স্থাবি রাজ্প্রী অধিকার করিয়াছেন, স্তরাং রাজার ষোগ্য সমারোহসহকারে যাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য উপ্রস্বভাব বানর অস্থ্যারণপূর্বক উহাকে বেণ্টন করিয়া চলিল। অদ্রে রামের আশ্রম; বাহকেরা শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তথান তেজুস্বী স্থাবি লক্ষ্যণের সহিত যান হইতে অবতরণ করিলেন এবং রামের নিকটপথ ইইয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে দিভায়মান হইলেন। বানরেয়াও বন্ধাঞ্জলিপ্টে কমলকলিকাপ্রণ সরোবরের শোভায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অনশ্বর রাম ঐ বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া স্থানের প্রতি অত্যন্ত প্রতি হইলেন। তংকালে কপিরাজ ভাঁহার পদতলে নির্পাতিত আছেন, রাম ভাঁহাকে উল্লোলনপূর্বক বহুমান ও প্রীতিনিবন্ধন গাঢ়তর আলিজ্যন করিলেন, কহিলেন, সথে! উপবেশন কর। স্থানি নিরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম কহিলেন, সথে! থিনি সতত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম অর্থ ও কামের অনুবর্তী হন, তিনিই রাজা। আর যে পামর ধর্ম ও অর্থ সংগ্রহে উদাসীন থাকিয়া নিরবচ্ছিল্ল আপনার কামপ্রবৃত্তি চরিভার্থ করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইলেই চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ যিনি শন্তক্ষর ও মিন্তবৃদ্ধি বিষয়ে অনুরাগী হইয়া প্রকৃত কালে নিবগের ফলভোগ করেন, সেই রাজাই ধার্মিক



বীর! এক্ষণে যুশ্ধের উদ্যোগ করিবার সময় উপস্থিত, অতএব তুমি মন্তিগণের সহিত তাহার পরামর্শ স্থির ক্রা

তথন স্থাব কহিলেন, বিশ্ব আমি তোমাদিগের অন্কশ্পায় অপহ্ত রাজপ্রা ও কাতি প্নরায় কৈতি হইয়াছি। বে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ থাকে, সে বেউটি অধামিকি, সন্দেহ নাই। একপে এই সকল কপিপ্রবীর প্রথিবীর যাবতপর বানরকে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাগালসকল স্ব-স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে বর্তমান। উহারা বোরদর্শন ও কামর্পী, দেবতা ও গল্ধবাগণের উরসে উহাদিগের জন্ম হইয়াছে। উহারা নিবিড় বন ও দৃগমি স্থান সমস্তই অবগত আছে। বীর! এক্ষণে সেই স্মের্চারী ও বিশ্বপ্রত্যাসী মেঘ ও শৈলসক্লাশ ষ্থপতিগণ অসংখ্য সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমার সম্ভিব্যাহারে ষাইবে এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে আনয়ন করিবে।

একোনচন্দারিংশ সাগা। অনন্তর ধর্মপরায়ণ রাম আজ্ঞান্বতা স্থাতিবর এইর্প সংগ্রামিক উদ্যোগ দেখিয়া হর্ষে প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিজ্ঞানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, সথে! দেবরাজ যে বৃদ্টি করেন, দিবাকর যে আকাশকে নিরন্থকার করেন এবং চন্দ্র যে রাশ্মজালে রজনীকে নির্মাল করিয়া থাকেন, ইহা ত স্বাভাবিক: তোমার তুলা ধর্মশীল যে মিগ্রের কোনরূপ প্রীতিকর কার্য করিবেন, তাহাও বিস্মরের হইতেছে না। সথে! ব্রিলাম, তুমি একান্ত প্রিয়ংবদ; আমি তোমারই বাহ্ববলে রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিব। তুমি আমার সূহ্দ ও মিশ্র, এক্ষণে আমাকে সাহায্য করা তোমার উচিতই হইতেছে। পূর্বকালে অনুহ্মাণ গবিত

প্লোমের সম্মতি লইয়া শচীকে অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্র উহাদিগকে বিনাশ করিয়া শচীকে উম্থার করেন; সেইর্প রাক্ষসাধম দ্রাত্মা রাবণ আত্ম-বিনাশার্থ জানকীকে অপহরণ করিয়াছে, আমিও স্শাণিত শরে উহাকে বিনাশ করিয়া অবিলন্ধে জানকীরে উম্থার করিয়।

অনন্তর সহসা আকাশে ধ্লিজাল দৃষ্ট হইল; উহার প্রভাবে স্থেরি প্রথর কিবণ আচ্ছন হইয়া গেল, চতুদিকি গাঢ়তর অন্ধকারে আকুল হইয়া উঠিল, এবং প্রথবী শৈলকাননের সহিত কন্পিত হইতে জাগিল। অদ্বে অসংখ্য বানর সৈন্য; উহারা সমস্ত ভ্বিভাগ আবৃত করিয়া মেঘবং গভীর গজনপ্রেক নদী পর্বত সম্দ্র ও বন হইতে আগমন করিতেছে। ঐ সকল সৈন্য তীক্ষাদন্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত; উহারা তর্ব স্থের ন্যায় আরক্ত, চন্দ্রের ন্যায় গোর, এবং পদ্মকেশ্রবং পাতি।

ইতাবসরে মহাবীর শত্বলি দশ সহস্র কোটি, ভীমবল সাবেণ বহু, সহস্র কোটি, তার সহস্র কোটি, রক্তম্থ পাশ্ড,কাল্ড ধীমান্ কেশরী বহু, সহস্র কোটি, গোলাপালেরাজ গবাক সহস্র কোটি, মহাবীর ধ্রে দুই সহস্র কোটি, যুথপতি পনস তিন কোটি, নীলাঞ্জনবর্গ মহাবার নীল দশ কোটি; কাঞ্ডন-শৈলকান্তি মহাবীর গবর পাঁচ কোটি; মহাবল ক্রেটিইখ সহস্র কোটি, আন্বন্ত্রার মৈশ্দ ও শ্বিবিধ কোটি কোটি সহস্র, মহাবির গর তিন কোটি, স্মাবির বদ্য অক্ষরাজ জাশ্ববান দশ কোটি, তেজস্বী স্থেম শত কোটি, গাশ্মাদন শত সহস্র কোটি, বালীবং মহাবল হ্বরাজ ক্রেটি সহস্র পদ্ম ও শত শশ্ম, তারকান্ত্রাক তার ভীমবল পাঁচ কোটি, ক্রেটার ইন্দুজান্য একাদশ কোটি, রক্তবর্ণ রশ্ভ শত সহস্র অব্ত, দুর্মাণ্ড বিষ্ট কোটি, হন্মান সহস্র কোটি এবং নল দশ কোটি বানর লইয়া উপ্লিখিই ইইলেন। পরে শর্ভ, কুম্দ ও বিহু প্রভাতি বার্গণ বানরসমূহে প্রথিকী পর্বত ও বন আবৃত করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ঐ সমস্ভ সৈনেরে মধ্যে অনেকে আসিয়াছে, বহুসংখ্য উপবিষ্ট, কেছ লন্ফ প্রদান করিতেছে এবং কেহ বা সিংহনাদ আরুভ করিয়াছে।

অনশ্তর যেমন জলদজাল স্থেরি, তদ্রুপ ঐ সকল বানর স্থারীবের অভিমাথে চলিল এবং দরে হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আন্মানিবেদন করিতে লাগিল। তংকালে কেহ কেহ নিকটপথ হইয়া প্রত্যাগমন করিল এবং অনেকেই কৃতাঞ্জলিপুটে দশ্ভায়মান রহিল।

তখন রাজধর্মবিং স্থাবৈ বন্ধাঞ্জলি হইয়া রামের নিকট যুথপতিগণের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং উহাদিগকে কহিলেন, যুখপতিগণ! তোমরা এক্ষণে স্বেচ্ছান্সারে পর্বত, প্রস্তবণ ও বনে গিরা সেনানিবেশ স্থাপন কর এবং তোমাদিগের মধ্যে বাঁহারা সৈন্যভত্ত অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া সৈন্য নির্বাচনে প্রবৃত্ত হও।

চম্বারিংশ সর্গায় এইর পে কপিরাজ সৈন্য সংগ্রহে কৃতকার্য হইয়া রামকে কহিলেন, সথে ! যাহারা আমার অধিকারে বাস্তব্য করিয়া থাকে, সেই সকল অপ্রতিহতগতি ইন্দ্রসদৃশ বানর উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে বাস করিতেছে। উহারা দৈত্যদানববং ভীষণ ও ঘোরদর্শনি; রণস্থলে উহাদের বলবিক্রম বিলক্ষণ প্রথিত আছে; উহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কার্যক্রম; উহাদিগের মধ্যে কেহ

পর্ব তবাসী, কেই দ্বীপচারী, কেই কেই বা অরণ্যে কাল্যাপন করিয়া থাকে।
ঐ সকল বানর তোমারই কিঙকর এবং আমার বশবতী ও হিতকর; উহাদিগের
শাসনে অসংখ্য মহাবল সৈন্য আছে। এক্ষণে তোমার সংকল্পসাধনে উহার।
অবশ্যই সমর্থ ইইবে। রাম! অধিক কি বিলিব, ইহা তোমারই বশতাপশ্ন সৈন্য।
জানকীর অন্বেষণ যদিও আমি বিশ্মত হই নাই, তথাচ তোমার যের্প ইছা
হয়, ইহাদিগকে আজ্ঞা কর।

তখন রাম স্থাবিকে আলিকানপূর্বক কহিলেন, সথে! আমার জানকী জাবিত আছেন কি না জান, এবং রাবণের বাসভূমি কোথার তাহারও উদ্দেশ লও; পশ্চাৎ যথাবিহিত তোমারই সহিত ভাহা করা বাইবে। দেখ, আমরা বানরদিগকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিব না; তুমিই কার্যনির্বাহের হেতু ও প্রভ্। অতএব যাহা সক্গত বোধ হয়, তুমিই ইহাদিগকে তাহার আদেশ কর। বার! আমার কিছ্ই তোমার অগোচর নাই। তুমি বিজ্ঞ ও কালদশা, তুমি হিতকারী মিন্ন ও একাল্ড বিশ্বাসের পান্ত।

অনন্তর সাগ্রীব গভীরনাদী ব্রপতি বিনতকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি নীতিপরায়ণ ও দেশকালজ্ঞ, এবং কর্তব্যু নির্ণরেও তোমার নৈপুণ্য আছে। এক্ষণে তুমি তেজন্বী সহস্র বানরে পরিব হ ইয়া প্রিদিকে যাতা কর, এবং তত্ততা পর্বত, নদী, দুর্গা, ও বনে প্রবেশ্ করিয়া জানকী ও রাবণের উল্লেশ লইয়া আইস। গখ্যা, স্বয়ম্য সর্যা, কেন্দ্রিকী, ব্যান্তা, সর্মান্তা, সর্মান্তা, বিশেষ, স্বান্তানির, বক্ষমাল, বিদেহ, কাশী, কেন্দ্রেন, মগধ, মহাগ্রাম, প্রত্তা, অধ্যাদেশ, কোশকারক কীটের স্থান ও রক্ত্রিটা অন্বেষণ কর। সাম্নিদ্রক স্বীপ, শৈল, এবং মন্দরশিথরস্থ আলয়ে মার্লি যে-সকল জাবের কর্ণ ওন্ঠ পর্যান্ত ও বন্দের ন্যায় বিস্তৃত, এবং কাহন ও কাহন ও কৃষ্ণ; যে-সকল জাতি একপদ অথচ দ্রতবেগে গমন করিয়া থাকে, এবং যাহাদের বংশ অবিনাশী, তোমরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া সীতাকে অনাস্থান কর। পরেবাশী রাক্ষসসমাজে যাও। যাহাদিগের কেশ স্তৃতীক্ষ্ম এবং বর্ণ পিণ্গল, যাহারা অপক মৎস্য আহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্বীপবাসী প্রিয়দর্শন কিরাতের মধ্যে প্রবেশ কর। বে-সমস্ত জাতির আকৃতি ব্যায় ও মন্বেরর ন্যায়, বাহরো শৈলশ, গা অবলম্বনপূর্বক সঞ্চরণ করে, এবং যাহারা কখন স্বভূতগতি কথন বা ভেলা-যোগে গমনাগমন করিয়া থাকে, তোমরা সেই সকল ঘোরদর্শন অল্ডর্জালচর জ্বীবের আলয় অন্সদ্ধান কর। সম্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ, দ্বর্ণকারবহাল ম্বর্ণম্বীপ ও রৌপ্যম্বীপে যাও। যবদ্বীপের প্রই শিশিরপর্বত, উহার শৃঞা গগনস্পশী, তথায় দেব দানবগণ নিরন্তর বাস করিতেছেন। তোমরা ঐ সকল দ্বীপের গিরিদ্বর্গ, প্রস্রবণ ও বন যন্ত্রপূর্বক অনুসন্ধান করিও। পরে সম্দূ-পারেই সিম্পচ্যরণশোভিত শোণ নদ। উহা খরবেগে রম্ভবর্ণ প্রবাহভার বহিতেছে। তোমরা ঐ নদের রমণীয় তীর্থ ও বিচিত্র বনে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। অদূরে সাগর্রানঃসূত নদী, কন্দরশোভিত পর্বত, ভীষণ উপবন, বন ও সমন্ত্রের অন্তর্গত দ্বীপপ্ঞে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ সকল স্থান পর্যটন কর।

পরে মহারোদ্র ইক্ষ্ সম্দ্র; তথার মহাকার অস্বগণ বহুকাল বৃভ্কিত আছে, উহারা রক্ষার আদেশে প্রতিনিয়ত ছারা গ্রহণপূর্বক প্রাণিগণকে ভক্ষণ

করিয়া থাকে। ঐ সম্প্র মেঘের ন্যার নীলবর্ণ, উহা বার্বেগে ক্ষ্ ভিত ইইরা ওরগা বিশ্তারপ্র্বিক নিরশ্তর গর্জন করিতেছে। উহার মধ্যে প্রকাণ্ড উরগসকল দ্ভিগোচর হয়। তোমরা কোন স্বোগে ঐ ইক্ষ্সম্রে পার হইয়া ভীষণ লোহিত সাগরে যাইও। উহার জল রক্তবর্ণ, তথার একটি বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ আছে। অদ্রে বিহগরান্ত গর্ড়ের কৈলাসশ্ত্র রক্তর্যচিত গ্হ, দেবশিশ্পী বিশ্বকর্মা বহ্প্রয়ের উহা নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ স্থানে মন্দেহ নামক বিকটদশন প্রবিত্রমাণ রাক্ষসগণ শৈলশ্ভগ অবলন্ত্রপ্রক অধােম্ব্রে লন্ত্রমান আছে। উহারা স্বোদ্রে সল্তশ্ত ও ব্লক্ষতেক্তে বিনশ্ট হইয়া সমান্তে নিপ্তিত হয়, এবং প্নর্বার ক্ষীবিত হইয়া প্রবিৎ শৈলশ্ভেগ লান্ত্রত হইয়া থাকে।

পরে ক্ষীরেদ সম্দ্র; উহা শরংকালীন মেঘের নাার দেবতবর্ণ। তরঞ্গা-ডণ্গী বেন উহার বক্ষে মুব্তাহারের শোভা বিস্তার করিতেছে। তথায় ঋষভ নামে একটি ধবল পর্বত আছে। ঐ পর্বতে প্রুপবহর্ল নানাবিধ বৃক্ষ এবং স্কুপন নামে এক সরোবর দৃষ্ট হইরা থাকে। সরোবর মধ্যে স্বর্গকেশররঞ্জিত উক্জ্যল রক্ষতপদ্ম প্রস্কুটিত রহিয়াছে, রাজহংসগণ নির্দত্র বিচরণ করিতেছে, এবং দেবতা, বক্ষ, চারণ, কিলর ও অপ্সরোগণ বিহার্গে হৃত্যানে সতত আগমন করিয়া থাকেন।

অনশ্তর ভীষণ জলোদ সম্দ্র; উহাতে ব্রুম্মী ব্রহ্মবির ক্রোধানল বিশাল বড়বাম্খর্পে পরিগত আছে। ঐ অণির স্থানতকালে এই বিচিত্র প্থাবর জগমাত্মক জগং আহার করিয়া খাকে। তথায় সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বাম্খ দশনে ভীত হইয়া নির্ভিন্ন বিচেত্র করিছে। উহাদের আর্তর্ব আত দ্র হইতেও শ্রুতিগোচর হারা থাকে। সম্দ্রের উত্তর তারে কনকণিল নামক প্রণপ্রিভ একটি পর্ক স্থাতে। উহা ক্রেমদশ বোজন বিস্তৃত। তোমরা তথায় সর্বদেবপ্রিভ্ত ধ্রুতিখের অনশ্তকে দেখিতে পাইবে। তিনি নীলবাস পরিধানপ্র্বক ধ্বলদেহে দেজিলশ্পো বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মুল্তক সহস্র এবং নের পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। পর্বতের শিখরদেশে তাঁহারই চিহ্নবর্প বেদের উপর এক স্বর্গমর বিশিব্দক তালব্দ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বররাজ্ঞ ইন্দ্র প্রবিদ্বেই উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

পরে ব্যামান্ উদয় পর্বত; উহার বহুসংখ্য শ্পা ম্লদেশ হইতে
শতযোজন উথিত ইইয়া নভামণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। উহাতে কুস্মিত স্বর্গের
কর্ণিকরে, এবং উক্তরেশ শাল তাল ও তমাল ব্ক্ষসকল নির্নাক্ষিত ইইয়া থাকে।
তথায় সৌমনা নামক স্বর্গয় একটি শ্লা আছে; উহা এক যোজন বিস্তৃত ও
দশ যোজন উয়ত। পরে প্রযোজম বিক্ল তৈলোকা-আক্রমণকালে ঐ শ্লো
এক পদ এবং স্মের্শিখরে দ্বিতীয় পদ অপ্র করিয়াছিলেন। স্থা সভাম্যে
উত্তর দিক দিয়া উহাতে আরোহণ করিলে জন্ব্দ্বীপে দ্ট ইইতেন। তথায়
বৈখানস ও বালখিলা প্রভাতি তেজঃপ্রেকলেবর খবিসকল বাস করিয়া আছেন।
প্রাণিগণ উহার প্রভাবে আলোক এবং দ্শা পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। উহার
অদ্রে স্দর্শন স্বীপ। পর্বেসন্থা ঐ স্বর্ণপর্বত ও স্থের জ্যোতিতে প্রতিদিন
লোহিত রাগ ধারণ করেন। উদয়াচল ভ্রনতল প্রকাশের এবং প্থিবীতে
গতায়াতের পর্ব—প্রথম স্বার, এই ক্রমা ঐ দিকের নাম পর্ব দিক ইইয়াছে।
বানরগণ! ভোময়া ঐ পর্বতের পৃষ্ঠ, প্রয়্বেশ, বন ও গ্রাতে জানকী ও রাবণকে
অন্সন্থান করিও। উহার পর ক্রীব আর বাইতে পারে নাঃ সেই স্থান



অন্ধকারাছের অসীম ও অন্শা, তথার কেবল দিগদেতর অধিষ্ঠারী দেবতা বিরাফ করিতেছেন। আমরা উদর্যাগরির পর আর কিছ্ই জানি না। একণে আমি যে-সমস্ত নদ নদী ও শৈলের উল্লেখ করিলাম, এবং যে-সকল অনিদিন্ট রহিল, তোমরা সর্বরই গমন করিও, এক মাস পূর্ণ হইলো আসিও নচেং বধদন্ড বহিতে হইবে। বানরগণ! যাও এবং কার্যাসিন্ধ করিয়া শীঘ্র আইস।

প্রকাদানিংশ লগা । অনন্তর স্থাবি মহাবীর নুল, অণ্নপত্র, ইন্মান, গিতামছপত্র, জান্ববান, সহোত্ত, শর্রার, শরগার, শরগার, গরগার, গরাক্ষ, শরভ, সন্বেগ, ব্রভ, মৈন্দ, নিববিধ, গান্ধমাদন, উল্লাম্থ প্রত্মান্ত প্রতিবার দক্ষিণে নিয়োগ করিলেন এবং বৃহল্বল ও কুমার অঞাদকে উহাদিগের নারকর্পে নির্দেশ করিয়ে তিহতত দ্বর্গম প্রদেশসমস্ত কহিতে লাগিলেন। দেখা তোমরা অপ্নে উর্লেভার্জিল সহস্রশাঞা বিন্ধা, এবং উরগবহাল মহানদী, গোদাবর মিদা ও কৃষ্ণবেগী দর্শন করিবে। পরে মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মংস্কু কলিল্গ ও কৌশিক দেশ এবং খাল্টক, মাহিবক, দশার্গ, আপ্রবৃহতী ও অবস্থি নিগরে বাইবে। অনন্তর দন্ডকারণ্য; তোমরা তথাম গিরা পর্বত নদী ও গ্রেসসকল অন্সাধান করিও। পরে আন্ধ্র, প্রুজ, চোল ও কেরল দেশ। অদ্রেই মলরাগারি; ঐ পর্বতের শ্রুণ ধাত্রপ্রিত ও স্রুমা; তথায় প্রিণত কানন, উৎকৃষ্ট চন্দন্তন এবং স্বেছসলিলা কাবেরী আছে। ঐ নদীতে অপ্সরাসকল নিরন্তর বিহার করিতেছে। ডোমরা মলমপর্বতে তেল্পংপ্রপ্রদহ মহার্ম অগ্নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্কৃতিবাদে উছাকে প্রসম করিও এবং উহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক নক্তর্শভীরপূর্ণ তাম্বপণ্ণ পার হইও। ঐ স্রোভস্বতী চন্দন্তনে প্রজ্ম ইয়া, ব্রতী বেমন নায়কের, সেইর্প সাগরের অভিমুশ্বে বাইতেছে।

পরে পান্ডাদেশ, তোমরা গিয়া উহার মস্তামাণমন্ডিত প্রেন্বারম্থ স্বর্ণ-কবাট দেখিও। পান্ডাদেশের পরই সম্দ্র: মহার্ব অগস্তা পারাপারের জনা উহার মধ্যম্পলে মহেন্দ্র পর্বতকে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ পর্বত স্বর্ণময় ও স্কৃশা, বৃক্ষ ও লতা প্রেপশ্রী বিস্তারপর্বক উহার অপর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ পর্বতের এক পাশ্র্ব সম্দ্রের অন্তর্গত। দেবির্ধ, যক্ষ, অপ্সরা, সিম্প ও চারণগণ উহার ইতস্ততঃ নিরন্তর সম্পরণ করিতেছেন এবং প্রতি পর্বে স্বরাজ ইন্দ্র তথার আগমন করিয়া থাকেন।

সম্দ্রের পরপারে একটি ম্বীপ দেখা বার। উহা শত বোজন বিস্তৃত ও ম্বর্ণপ্রভার রঞ্জিত, মনুষ্যেরা তথার গমন করিতে পারে না। ঐ ম্বীপই ইন্দ্র- প্রভাব দ্রাত্মা রাবণের বাসম্থান। দেখ, সম্দূমধ্যে অপ্যারকা নাদনী এক রাক্ষসী আছে। সে জ্বীবজন্তুগণকে ছায়াবোগে আকর্ষণপূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ স্বীপের গুম্ত প্রদেশসকল নিঃসংশয়ে অন্বেষণ করিও।

শত যোজন দক্ষিণ সমৃদ্রে প্রিণাতক নামে একটি পর্বত আছে। উহা উল্জনে সিম্পচারণপূর্ণ ও স্রুরয়। ঐ পর্বতের বিশাল শৃণ্যসকল আকাশ স্পর্শ করিতেছে। তলমধ্যে স্থাদেব মে শৃণ্য আপ্রয় করিয়া থাকেন, থল কৃত্যা ও নাস্তিকের তাহা দেখিতে পায় না। তোমরা ঐ পর্বতকে প্রণাম করিয়া উহার সর্বত সীতাকে অলেবয়ণ করিও। পরে স্থাবান্ পর্বত; উহার বিস্তার চতুর্দশ যোজন হইবে। তোমরা দুর্গম পথ অবলম্বনপূর্বক ঐ পর্বত অতিরম করিও। উহার পর বৈদত্তোগার। ঐ স্কুলর শৈলে বৃক্ষপ্রেণী সকল প্রকার ফলপ্র্প প্রসব করিতেছে। তোমরা তথায় উৎকৃণ্ট ফলমাল ভক্ষণ ও উচ্ছিণ্ট মধ্পান করিয়া গমন করিও। পরে নেতমনের ভাতিকর কুজরাচল, বিশ্বকর্মা উহাতে ভগবান্ অগতেতার বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। উহা এক যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, এবং স্বর্ণমন্ন ও রক্নথাচিত। ঐ পর্বতে ভোগবতী নাম্নী প্রসাণের এক প্রেমী আছে। তীক্ষাণ্ড মহাবিষ ভীষণ ভ্রজগের। উহা সতত রক্ষা করিতেছে। উহার রাজপথসকল স্থাপ্রশত, তথায় নাগরাজ বাস্থিত বাসে করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ দ্র্গ তির্নীতে প্রবেশ করিয়া উহার গ্রুণত প্রদেশ সীতার অন্সক্ষান করিও।

নালনা পালগণের এক প্রা আছে। তাক্ষাপথের মহাবিষ ভাষণ ভ্রেগরের উহ। সভত রক্ষা করিতেছে। উহার রাজপথসকল স্প্রশানত, তথার নাগরাজ বাসন্বি বাস করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ দ্প্রতির্বাতে প্রবেশ করিয়া উহার গ্রুত প্রদেশে সাঁতার অন্সংখান করিও।
পরে ব্যাকার ঋষভ পর্বত, উহা বিশ্বর ও একান্ত উন্জ্বল। ঐ পর্বতে গোশার্ষ, পদ্ম ও হরিশ্যাম নামে ইন্সার জিল্ডাসা করিও না। রোহিত নামে বহুসংখ্য গাধর্ব ঐ ভাষণ বদ বিতত রক্ষা করিতেছে। তথার শৈল্ম, গ্রামণী, শিক্ষ, শ্রুক ও বহু, নামে পাঁচজন গাধর্বপতি বাস করিষা থাকেন। খ্যুত পর্বতের পরই প্রিথবীর ইবিসান, তাহা দািত দেহ প্রাাথানিদগেরই বাসপ্থান। কিপপ্রবার! ইহার পর যমের রাজধানী, অন্ধকারাজ্জ্ম ভাষণ পিতৃলোক, তথার জার যাইতে পারে না। একণে আমি যে-সমন্ত দেশ নির্দেশ করিয়া দিলাম এবং গতিপ্রস্প্রে আর যাহা কিছু, দৃষ্ট ইইবে, তোমরা সেই সকল স্থানে গিয়া সাতার উদ্দেশ কইয়া আইস। দেখ, যে বান্ধিতে পারিবে, সে আমারই তুল্য অতুল ঐশ্বর্ষ পাইয়া ভোগসন্থে স্থা ইইবে; আমি তাহাকৈ প্রাণিধিক বোধ করিব এবং সে বারংবার অপরাধ করিলেও চির্দিন আমার বন্ধ থাকিবে। বানরগণ! তোমাদের বলবীর্য অপরাজ্জ্য, তোমরা সংবংশোৎপল্ল ও গ্রেগবানি, একণে যাহাতে রাজনন্দিনী সাঁতার উদ্দেশ পাওয়া সংবংশোৎপল্ল ও গ্রেগবানি, একণে যাহাতে রাজনন্দিনী সাঁতার উদ্দেশ পাওয়া সংবংশোৎপল্ল ও গ্রেগবানি, একণে যাহাতে রাজনন্দিনী সাঁতার উদ্দেশ পাওয়া সংবংশোৎপল্ল ও গ্রেগবানি, একণে যাহাতে রাজনন্দিনী সাঁতার উদ্দেশ পাওয়া যায়, তোমরা গিয়া তাহাই কর।

শ্বিচমারিংশ সর্গায় অনন্তর কপিরাজ ভীমবল মেঘবর্ণ শ্বশ্র স্বেণের সামহিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলিপ্রেট জানকীর অন্বেষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে বীরবেণ্টিত ইন্দুপ্রভাব ও গর্ভকান্তি ধীমান্ অচিন্মানকে এবং অচিমাল্য ও মারীচদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা এক্ষণে স্বেণের সহিত দ্ই লক্ষ সৈন্য সম্ভিব্যাহারে লইয়া পশ্চিম দিকে বাহা কর, এবং সৌরাণ্ট, বাহানীক ও চন্দ্রচিত প্রভৃতি স্সম্ধ্ জনপদ,

বিশাল পূর, পূ্য়াগবকুলবহূল উদ্দালকসৎকুল কুক্ষিদেশ ও কেতক বনে গিয়া জ্ঞানকীর অন্সংধান কর। ফিলংখসলিলা পশ্চিমবাহিনী নদী, তপোবন, অরণ্য, মর্ভ্মি, অত্যুক্ত শীতল শিলা ও গিরিদ্রে যাও। অদ্রেই পশ্চিম সম্দ্র, উহার জলরাশি তিমি ও নক্তকুম্ভীর প্রভৃতি জলজম্তুগণে নিরন্তর আকুল হইতেছে। তোমাদের সৈন্য ঐ সম্দ্রে গিয়া কেতকী তমাল ও নারিকেল বনে বিহার করিবে। উহার তীরে পর্বত ও বন আছে, তোমরা তথায় জ্ঞানকী ও রাবণকে অনেবন্ধণ করিও। পরে মারচীপক্তন, জ্ঞটাপরে, অবন্তী ও অগ্গলেপ। প্রী এবং অলিখিতাথ্য বন। <mark>অদুরে সিন্ধ্র সাগরের সংগম</mark> দৃষ্ট হইবে, তথায় ব্কবহাল শতশ্ৰণ চন্দ্ৰগিরি; উহার প্রস্থদেশে সিংহ নামক এক প্রকার পক্ষী আছে। উহারঃ তিমি মংস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। ঐ সঞ্জল-পর্বতপ্রদেথ গবিতি মাতপোরা ভূম্ত হইয়া জলদগদ্ভীর স্বরে নিরুতর বিচরণ করিতেছে। তোমরা ঐ চন্দ্রগিরির অত্যুক্ত স্বর্ণশূপ্য ও সিংহের নীড়সকল অনুসন্ধান করিও।

ঐ সম্দ্রেই পারিষার পর্বাত। উহার স্বর্ণময় শৃণ্গ শতযোজন উচ্চ এবং নিতাত্তই দুনিরীক্ষা। তথার জন্ত্রতে অণ্নিতৃল্য ছোর্র্প চাব্রিশ কোটি গণ্ধর্ব নেতাতে । তেমেরা উহাদিগের নিকট কদাছ মুটেও না এবং তথাকার ফলমালও কিছুমার স্পর্শ করিও না। এ সমুক্ত সাপশীল দুর্ধর্ব মহাবীর গাণ্ধর্ব তংসমুদের সততে রক্ষা করিতেছে। তেমেরা কপিন্বভাবে সঞ্জরণ করিলে উহাদিগের হইতে অণুমারও ভর উপন্তির ইইবে না।
অনন্তর বক্ষের ন্যায় সারবং বঞ্জপ্তির, উহার উল্লাভ ও বিস্তার শত যোজন এবং বর্ণ বৈদ্যোর ন্যায় নীল থিতা বিচিয় ব্লু ও লভাজালে বেলিত রহিয়াছে; তোমরা গিয়া এ স্বাতির গ্রহাসকল বয়প্রেক অনুসন্ধান করিও।
সম্প্রের চতুর্থাংশ অন্তির করিলে চক্রবান নামে আর একটি পর্বত দৃষ্ট হইবে। তথায় বিশ্বকর্মা স্ক্রির অরহকে এক চক্র নির্মাণ্ড করিয়াছিলেন। প্রের্ব প্রধান বিশ্বন প্রেক্তা ও ক্রেলির নামক দুর্গ দ্বান্তর ক্রিকা করিবা করে ক্রিকা করিবা বিশ্বন স্থান বিশ্বন প্রাক্তা ও ক্রেলির নামক দুর্গ দ্বান্তর ক্রিকা ক্রেলেন। প্রের্ব প্রাক্তা ও ক্রেলির নামক দুর্গ দ্বান্তর ক্রিকা ক্রিকা ক্রেলেন। স্ক্রিকা ক্রেলির নামক দুর্গ দ্বান্তর ক্রিকা ক্রেলেন। স্ক্রিকা ক্রেলির নামক দুর্গ দ্বান্তর ক্রিকা ক্রিকা ক্রেলির নামক দুর্গ দ্বান্তর ক্রিকা ক্রেলির নামক দুর্গ দ্বান্তর ক্রিকা ক্রিকা ক্রেলির নামক দুর্গ দ্বান্তর ক্রিকা ক্রেলির নামক দুর্গ দ্বান্তর ক্রিকা ক্রিকা ক্রিকা

প্রধান বিষদ্ধ পঞ্জন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে এক শৃংখ ও ঐ চক্ত আহরণ করেন। চক্রবান্ পর্বতের শৃংগ অতানত রমণীয় এবং গ্রহাসকল অতি বিশাল; তোমরা তথ্যয় গিয়া জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। পরে বরাহ পর্বত, উহা চতুঃর্যন্টি যোজন বিস্তৃত। ঐ স্থানে প্রাগ্-জ্যোতিষ নগরী: নরক নামে কোন দুন্টমতি দানব তথার বাস করিয়া থাকে। পরে সৌবর্গ পর্বত, উহাতে প্রস্তবন অজস্ত্র ধারে বহিতেছে, এবং সিংহ, বাায়, হুদ্তী ও বরাহ প্রভৃতি হিংশ্র জুদ্তুগণ একান্ত গবিত হইয়া নিরণ্ডর গর্জন করিতেছে। সৌবর্ণের অপর নাম মেঘ: পার্বে সূর্গণ ঐ পর্বতে শ্রীমান্ ইন্দ্রকে অভিবেক করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি উহার রক্ষক। ঐ পর্বত অতিজ্ঞম করিলে যদিট সহস্র শৈল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত শৈলের বর্ণ প্রাতঃ সূর্বের ন্যায় অরুণ: তথায় স্বর্ণের বৃক্ষসকল ফলপ্রুন্থে পূর্ণ আছে। ঐ র্যান্ট সহস্রের মধ্যে সামেরই সর্বশ্রেষ্ঠ। পার্বে সার্যদেব প্রসল হইয়া ঐ পর্বতকে এইর প বর দিরাছিলেন, স্মের ! যে পদার্থ ভোমাকে অপ্রেয় করিবে, আমার প্রসাদে তাহা অহানশি স্বর্ণ হইয়া থাকিবে। যে-সমুস্ত দেবতা ও গণ্ধর্ব তোমাতে বাস করিবেন, তাঁহারা স্বর্ণপ্রভ ও আমার ভব্ত হইবেন। বিশ্বদেব. বস্তু মর্দ্গণ ঐ পর্বতে সম্থ্যার সময় স্থেরি উপাসনা করিয়া থাকেন। পরে সূর্য জীবলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন। ঐ দৃই

পর্বতের ব্যবধান দশ সহস্র যোজন হইবে; কিন্তু তিনি এই দূরপথ অর্থ মুহ্তে যান। সুমের্র শিখরদেশে বরুণের সৌধধবল দিব্য এক আলয় আছে; বিশ্বকর্মা উহা নির্মাণ করিয়াছেন। তথায় বিশ্তর প্রাসাদ ও অনেক বৃক্ষ, পক্ষিণণ নিরশ্তর কোলাহল করিতেছে। ঐ দুই পর্বতের অন্তরালে বৃহৎ এক তাল বৃক্ষ আছে। উহা দশ মস্তকে শোভিত বেদিমন্ডিত ও স্বৰ্ণময়। স্মের্তে ধর্মক্ত তপঃপরারণ মহার্ম মেরুসাবার্ণ বাস করিতেছেন। তাঁহার তেজ সূর্যের ন্যায় এবং প্রভাব রন্ধার ন্যায়। তোমরা উ'হাকে দণ্ডবং প্রণাম করিয়া জানকীর কথা জিল্ঞাসিও। সূর্য সূমের; পর্যন্ত বিচরণ করিয়া অস্তে ষান। অস্তাচলের পর আর বাইবার নাই; ঐ স্থান অন্ধকারচ্ছের ও অসীম, আমরা উহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্সে আমি যতদ্র নির্দেশ করিয়া দিলাম, তোমরা সেই পর্যন্ত বাও, মাস পূর্ণে হইলেই আসিও, বিলন্তে বধদ**্ড** বহিতে হইবে। দেখ, বীর স্বেগ ভোমাদিগের সহিত গমন করিবেন, তোমর। ই'হার আদেশ অপহেলা করিও না। ইনি আমার গ্রের, ও ধ্বশরে, তোমরা যদিও ব্রদ্ধিমান, কিম্পু সকল বিষয়ে ই'হাকেই প্রমাণ করিয়া পশ্চিম দিক অন্সাধান কর। রামের প্রত্যুপকারে কৃতার্থ হইবু ইহাই আমার উদ্দেশ্য তোমরা এই বিষয়ে প্রসংগতঃ যাহা ভাল হয়, দেশ ক্ষিক ব্রিয়া তাহাই করিও।

চিচমারিংশ দর্গ ॥ অনন্তর স্থাব দ্বিদার ও রামের শ্ভান্ধ্যানপ্রক মহাবদ শতবলকে কহিলেন, এই স্কুল্বানর বন্ধের আত্মন্ত, তুমি ই হাদিগকে মিলিছে গ্রহণ কর এবং আত্মানুর কন্যান্য বানরে পরিবৃত হইয়া হিমাগরি-শোভিত উত্তর দিকে যাও। ক্রেলি রামের কার্য সম্পাদন করা আমার লক্ষ্য, ইহা ন্বারা আমি খণভারম্ভ্র ও কৃতার্থ হইব। রাম ব্যার্থই আমার হিতসাধন করিয়াছেন, বাদ আমি ইহির প্রত্যুপকার করিতে পারি, তবেই জীবন সফল জ্ঞান করিব। ই হার কথা ন্যতন্ত, যে কথন কোনর্প ন্বার্থসংস্তরে আইসে নাই, তাহার কার্যে সাহায্য করিলেও জন্ম সার্থক হয়। বীরগণ! তোমরা সতত্ত আমার শ্রের প্রার্থনা করিয়া থাক, এক্ষণে এই শ্ভব্নিশ্ব আশ্ররপ্রেক জানকীর অন্সম্পানে প্রবৃত্ত হও। রাম সকলের মাননীয়, ইনি আমাদিগকে হথেন্সই ন্যেন্ করেন, তোমরা ই হার কার্যসিন্ধি বিষয়ে উদ্যোদীন হইও না। অতঃপর ন্যুন্দ্ব করেন, তোমরা ই হার কার্যসিন্ধি বিষয়ে উদ্যোদীন হইও না। অতঃপর ন্যুন্দ্ব ও বিক্তম প্রকাশপূর্বক উত্তর দিকে নদ নদী ও দ্বর্গ অন্সম্পান কর। প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণ কুর্ব ও মদুক দেশ এবং ন্যেচ্ছ, প্রেলিন্দ, শ্রেসেন, কান্বের্জ, যবন ও বরদ রাজ্যে যাও। পরে হিমালয়ে গিয়া লোধ্র, পন্মক ও দেবদার, বন অন্বের্গণ করিও।

অনশ্তর সোমাশ্রম, তথার দেবতা ও গণ্ধরেরা বাস করিতেছেন। অদ্রে কাল নামে একটি স্বর্ণের আকর উচ্চশিখর পর্বত দৃষ্ট হইবে। তোমরা উহার গণ্ডশৈল ও গ্রোসকল অন্বেষণ করিও। পরে স্দর্শন পর্বত, উহার পর দেবস্থা শৈল। ঐ পর্বত বৃক্ষে পূর্ণ ও পক্ষিস্মূহে স্মাকীর্ণ। তোমরা উহার কাগন বন, নির্মর ও গ্রোর গমন করিও।

পরে একটি বিস্তীর্ণ শ্ন্য স্থান পাইবে। উহা চতুর্দিকে শত ষোজন, তথায় নদী পর্বত ও বৃক্ষ নাই এবং কোন প্রকার প্রাণীও দৃষ্ট হয় না। তোমরা সেই ভীষণ প্রদেশ শীঘ্র অতিক্রম করিয়া শ্ব্রকানিত কৈলাসে যাইও। তথায



ধনাধিপতি কুবেরের এক সূরমা প্রাসাদ আছে। উহা বিশ্বকর্মার নির্মিত পাণ্ড্বর্গ ও স্বর্গখিচিত। ঐ পর্বতে একটি সরোজ-শোভিত সরোবর আছে। উহাতে অপ্সরোগণ বিহার করিতেছে, হংস সারস প্রভাতি জলবিহণের বিচরণ করিতেছে এবং সর্বলোকপ্রভিত কুবের গ্রহাকগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ কৈলাসের গণ্ডশৈল ও গ্রহাসকল অন্বেষণ করিও।

পরে ক্লোণ্ডপর্বত। উহার রক্ষ্রদেশ নিতাক্ত দুর্গম। তোমরা সাবধানে তদ্মধ্যে প্রবেশ করিও। তথায় সূর্যকাকিত দেবর্পী মহর্ষিগণ দেবগণের প্রার্থনাক্ত্রম বাস করিয়া আছেন। উহার পর মানস পর্বত। প্রের্ব ঐ স্থানে অনুজ্ঞাদেব তপ্রস্যা করিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষ নাই এবং দেবতা রাক্ষ্য প্রভূতি প্রাণিগণও গ্রমন করিতে পারে না।

পরে মৈনাক পর্বত। উহাতে ময় দানবের একটি প্রাসাদ আছে। তিনি করের ঐ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। উহার হৈত্যততঃ তুরুগরদনা দ্বাদিগের আলয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা ঐ সৃষ্ঠ অতিক্রমপূর্বক সিন্দাপ্রমে গমন করিও। তথায় বৈখানস ও বালখিলী প্রত্তি নিন্দাপ তপঃসিদ্ধ তাপসেরা বাস করিতেছেন। তোমরা উহিদিসকৈ অভিবাদনপূর্বক সবিনয়ে সাঁতার সংবাদ জিজ্ঞাসিও। ঐ আফ্রাম বৈখানস ঋষিগণের দ্বর্ণসরোজপূর্ণ একটি সরোবর আছে। তথায় স্মুক্তির হংসেরা বিচরণ করিতেছে এবং কুবেরবাহন সার্বভৌম নামে হত্তী করিণী সমভিবাহারে প্র্তিন করিয়া থাকে।

পরে একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। ঐ স্থানে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্র নাই এবং মেঘও দৃষ্ট হয় না। উহা সততই নিস্তব্ধ আছে। তথায় তপঃসিন্ধ দেবকলপ মহর্ষি-গণ বিশ্রামস্থ অন্তব করিতেছেন। উহাদিগের দেহপ্রভা সূর্যক্ষ্যোতিবং প্রদীপত, তন্দ্রারা ঐ প্রদেশ আলোকিত হইতেছে। উহার পর শৈলোদা নদী, ঐ নদীর উভয় তীরে কীচকবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। সিম্পাণ তাহা ধারণপ্রক্ পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

অন্যতর উত্তর কুর্। উহা কৃতপ্ণাদিগের বাসম্থান; তথায় বহুসংখ্য নদী ও উৎকৃতি সরোবর আছে। ঐ সকল নদী ও সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল এবং নীল বৈদ্যের পত্র দৃষ্ট ইয়। তীরে বিস্বাকার মুক্তাফল এবং মহামূল্য মণি ও স্বর্ণ। তথাকার দীর্ঘিকাসকল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। উহার ইতস্ততঃ রক্ষপর্বত এবং নানাপ্রকার বৃক্ষ আছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষের গন্ধ রস ও স্পর্শ উৎকৃত, ফল পদ্প সততই জন্মে এবং শাখা-প্রশাখায় কলকণ্ঠ পক্ষী আছে। বৃক্ষ হইতে বিচিত্র বৃদ্ধ, মুক্তাখাচিত বৈদ্যাজড়িত স্ত্রীপ্রেরের যোগ্য সর্বকাল-স্থসের অলঞ্কার, আস্তরণশোভী শ্র্যা, মনোহর মাল্যা, ত্রিতকর অল্পান এবং স্র্র্পা গ্রুণবতী ষ্বৃতীসকল উৎপল্ল হইতেছে। তথায় উজ্জ্বলদেহ সিন্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, ও কিল্লর আছে। উহারা প্র্যাবান ও ভোগাসক্ত, রমণীগণের সহিত সততই ক্রীড়া করিতেছে। ঐ স্থানে প্রীতিকর গাঁতবাদ্য ও হাস্যের

কোলাহল শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তথায় সকলেই হৃষ্ট এবং তথায় নিয়তই নানাপ্রকার মনোহর ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

অন্তর উত্তর সম্দ্র। উহার মধ্যে স্বর্ণময় সোমগিরি আছে। সেই স্থানে স্থেলিল না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে। তন্দ্র্টে বাধ হয়, য়য়ন ঐ প্রদেশ স্থিশ্রীশ্রা নহে। তথায় বিশ্ববারপাঁ দেবপ্রধান ভগবান্ শম্ভ্রার্ডার্যপাশে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি র্দুম্নুতি ও বিশ্বভাবন। তোমরা উত্তর কুর্ অতিক্রমপূর্বক আর যাইও না। সোমগিরি স্রগণেরও অগময়। উহাতে কেহই গমন করিতে পারে না। তোমরা দ্র হইতে উহা দর্শন করিয়া শীঘ্র আসিও। উহার পর অন্ধকারাছেয় ও অসীম স্থান; আময়া তাহার কিছ্ই জানি না। বানরগণ! একলে বে-সমস্ত দেশ নিদেশ করা গেল এবং বতগালি অনিদিশ্ট রহিল, তোমরা সর্বরই বাইও। সীতার উদ্দেশ করিতে পারিলে রামের এবং আমার সবিশেষ প্রীতির হইবে। বলিতে কি, আমি তোমাদিগকৈ সপরিবারে পরম সমাদরে রাখিব এবং তোমরাও আনের আশ্রম লইয়া প্রিয়তমার সহিত নিক্কণ্টকে প্রিবিত প্রবিত্ত পর্যারতে পারিবে।

চতুশ্চমারিংশ স্থা। অন্তর স্থাবি মহাবার ঐস্থানের উপর কার্যাসিধের সমাক্ প্রত্যাশ্য করিয়া কহিলেন, বার! তোমার গাঁত প্রিবা, আকাশ ও দেব-লোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি অসাত প্রথা উরগ, মন্যা ও দেবলোক সমস্তই জ্ঞাত আছ। তোমার গাঁত বিশে তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা নিজ পিতা আনলেরই তুল্য। এই জানলোকে কিমার তুল্য তেজ্বলা হয় নাই, হইবেও না। এক্ষণে যাহাতে জ্ঞানকীর অনুস্থানে হয়, তুমি তাহাই চিন্তা কর। নাতিবিশারদ দিনোমার বল ব্লিধ ও উৎসাই অসাধারণ, তুমি নাতি নির্পণ ও দেশকালের অনুসরণ করিতে পার।

তখন রাম সনে করিলেন, কপিরাজ স্থাবি হন্মানকেই কার্যনির্বাহে সমর্থ ব্রিক্তেছেন, এবং আমারও বোধ হয়, হন্মান হইতেই কার্যোদ্ধার হইবে। ই'হার বল ব্রাদ্ধ সম্যক্ প্রাক্তিত, স্থাবি ই'হাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, স্ত্রাং ইনি জ্ঞানকীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলে যে কৃতকার্য হইয়া আসিবেন, তাদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

রাম এইর প চিন্তা করিয়া যেন ইণ্টিলাভে হৃণ্ট হইলেন, এবং জানকীর প্রত্যয়ের জন্য হন্মানের হন্তে ন্বনামাণ্কিত এক অপ্যারীয় প্রদানপূর্বক কহিলেন, বীর ! আমি যে ভোমায় প্রেরণ করিলাম, জানকী এই অভিজ্ঞানে তাহা জ্ঞানিতে পারিবেন এবং ভোমাকে অশন্তিত মনে দেখিবেন। তোমার যাদৃশ অধ্যবসায় এবং যের প বলবীর্ব, ইহাতে আমার যে কার্যসিন্ধি হইবে, আমি তদ্বিষয়ে কিছুই সংশব্ধ করি না।

তখন হন্মান ঐ অংগ্রেরীয় কৃতাঞ্জালপ্টে গ্রহণ ও মুস্তকে ধারণপ্রেক রামকে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার চতুদিকে মহাবল বানরসৈন্য, তিনি নিম্প নভোমণ্ডলে ভারকার্যেণ্টিত অকলংক চন্দ্রের ন্যায় শোভিত ইইলেন।

পরে কাম কহিলেন, পবনকুমার! তুমি সিংহবিক্তম ও মহাবার; আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভার করিয়া থাকিলাম; এক্ষণে তুমি ষের্পে জানকীরে দেখিতে পাও তাহাই করিও।



পঞ্চয়ারিংশ স্থা। পরে স্থাব রামের কার্যাসিন্ধির উদ্দেশে বানরদিগকে সন্বোধনপ্রকি কহিলেন, বীরগণ! আমি ধের্প আদেশ করিলাম, তোমরা গিয়া তদন্সারে সীতাকে অন্বেষণ করিয়া আইস।

অন্তর বানরগণ স্থাবের এই উগ্র শাসন শিরোধার্য করিয়া লইল এবং পতংগবং দলে দলে ভ্যাডল আচ্ছর করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবল শতবলি হিমাচলশোভিত উত্তরে, যুখপতি বিনত পার্বে, এবং হন্দান অংগদ প্রভৃতি বারগণকে লইয়া দক্ষিণে, এবং স্কেণ ভাষণ পাস্থা দিকে যালা করিলেন। স্থাবি প্রত্যেককে যোগাতা অনুসারে প্রত্যেক দিকে সিয়োগ করিয়া যারপরনাই সম্ভূট হইলেন। রামও সাতাপ্রাণ্ডকাল প্রত্যুক্তরে লক্ষ্যণের সহিত প্রপ্রবণ পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন।

অন্তর বানরগণ স্ব-স্ব নিদ্ভি তির লক্ষা করিয়া দ্রতবেগে চলিল।
গমনকালে কেহ গর্জন কেহ সিংহন্দ্র ক্রিই বা চীংকার আরুভ করিল। সকলেই কহিতে লাগিল, আমি রাবণকে বিশ্বাল করিয়া জানকীরে উন্ধার করিব। কেহ কহিল, না, তোমরা থাক, অনুষ্ঠি একাকী রাবণকে বধ করিয়া, পাতাল ইইতেও শ্রমকন্পিতা সীতাকে আদি কৈহ কহিল, আমি বৃক্ষ দংধ করিব, পর্বত চ্পাকরিয়া ফেলিব এবং সাগর পর্বত শোষণ করিব। কেই কহিল, আমি এক যোজন লম্ফ দিব: অপরে কহিল, আমি দশ সহস্র যোজন লম্ফ প্রদান করিব। কেই কহিল, আমার গতি প্রথিবী পর্বত সম্ভূ বন ও পাতালেও প্রতিহত হয় না, আমি সর্বত্রই প্রতিন করিব। তৎকালে বানরগণ বীর্ষমদে উন্মত্ত হইয়া এইর্প নানাপ্রকার আন্ফালন করিতে কাগিল।

ষট্চমারিংশ সর্গা। অনন্তর বানরেরা সীতার উন্দেশে প্রস্থান করিলে রাম স্থাবিকে জিল্ঞাসিলেন, সথে! বল, তুমি কি প্রকারে প্রিবীর সকল স্থান জানিতে পারিলে?

তখন প্রণতদ্বভাব স্থাবি কহিতে লাগিলেন, সথে! আমি এই বিষয় আবিকল সমস্তই কহিতেছি, শ্না একদা বালী মহিষর্পী দ্রুভি নামক কোন এক দানবকে বধ করিবার জন্য উদাত হন। তদ্দশনি দানব ভীত হইয়া মলয়গিরির এক গ্রহায় প্রবেশ করে। বালীও উহার অন্সরণক্ষে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হন। ঐ সময় আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বিনী হভাবে গ্রহান্বারে দন্ডায়মান ছিলাম। সংবংসর্কাল অভীত হুইয়া গেল তথাচ তিনি নিজ্ঞান্ত হুইলেন না।

অনশ্তর আমি অতিশয় বিজ্মিত এবং দ্রাতৃশোকে নিতাশ্ত কাতর হইলাম :

ফলতঃ তংকালে আমার সম্পূর্ণ বৃষ্ণিটেকলাই ঘটিয়াছিল; বৃথিলাম, বালী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তথন আমি দ্বন্তিকে বিবরে অবরোধপ্রেক বধ করিব ইহাই স্থির করিলাম, এবং শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড ন্বারা বিলন্ধার আচ্ছাদিত রাখিলাম। মহাবীর বালীর জীবিতকক্ষে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মে, স্তরাং আমি কিন্কিশ্ধায় প্রত্যাগমন করিলাম, এবং বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য গ্রহণপূর্বক মিত্র-গণের সহিত তারা ও রুমাকে লইয়া নিবিধা, বাস করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে কপিরাজ দ্বন্দ্বভিকে নিপাতপূর্বক আগমন করিলেন। তখন আমি ছাতৃগৌরব ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য অপণি করিলাম। কিন্তু ঐ দ্বট্সবভাব আমার ব্যবহারে অসম্ভূষ্ট ছিলেন, আমার বিনাশেই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ হইল।

অনন্তর আমি এই ব্যাপার অবগত হইরা প্রাণের আশুকার মন্তিবর্গের সহিত পলায়ন করিলাম। বালীও আমার অন্সরণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি এই উপলক্ষে নানা নগর ও নদা দেখিলাম। তৎকালে এই প্রথিবই আমার চক্ষে গোল্পদবৎ, ভ্রমণবেগে অলাতচক্রবৎ, এবং দৃশ্য প্রদার্থের স্কুপন্টতানিবন্ধন দর্পণতল্পবং বোধ হইতে লাগিল। সথে! প্রথমে হাইটি প্রাদিকে বাই; তথায় নানাপ্রকার বৃক্ষ, গৃহাগহন গিরি ও রমণার সম্প্রের দেখি। ধাতুরঞ্জিত উদয়াচল এবং অপ্সরোগণের বিহারক্থান ক্ষীরোদ স্কুল্রেও দর্শন করি। এদিকে বালী আমার অন্সরণক্রমে সেই দিকে উপনীতা তবন আমি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণাভিম্থী হইলাম। ঐ ক্থানে বিন্ধ্যাগিরি এবং ক্রিল্ডিড চন্দন বন। বালীও তথায় গিয়া বৃক্ষ ও পর্বতের অন্তরালে প্রত্রেই ছিলেন। তদ্দর্শনে আমি ভীত হইয়া পশ্চমাভিম্থে বালা করিলাম্ এবং ক্রিলিন। তদ্দর্শনে আমি ভীত হইয়া পশ্চমাভিম্থে বালা করিলাম্ এবং ক্রিলিন। তদ্দর্শনে আমি ভীত হইয়া পশ্চমাভিম্থে বালা আমার ক্রিলাম, এবং হিমাচল, স্মের্ ও উত্তর সম্দ্র প্রতিন করিলাম, কিন্তু কোন ক্রিলেও আশ্রয় পাইলাম না।

তখন ধীমান্ হন্মান আমাকে কহিলেন, দেখ, পূর্বকালে মহর্ষি মতংগ উদ্দেশে বালীকে এইর্প অভিশাপ দেন যে, অতঃপর যদি বালী আমার এই আশ্রমপদে প্ররায় প্রবেশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চ্ণ হইবে। রাজন্! এক্ষণে এই কথা আমার স্মরণ হইল। স্তরাং মতংগশ্রেমে বাস আমাদিগের সুখের ও নিরুদ্বেগের হইবে।

অনশ্বর আমি ঐ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং তথার উপস্থিত হইরা ঋষাম্ক পর্বতে বাস করিতে লাগিলাম। বলিতে কি, বালী মহর্ষি মতপোর শাপভয়ে তন্মধ্যে আর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সথে! আমি এইর্পে সমগ্র ছ্মেডল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সশ্তচদারিংশ সর্গা। এদিকে বানরগণ জানকীর অনুসম্ধানার্থ মহাবেশে যাইতেছে এবং শৈল কানন সরোবর ও নদীবহুল দেশসম্বদর অন্বেষণ করিতেছে। উহারা বহু যক্তে সমস্ত দিন পর্যটন করে এবং যথার সমস্ত ঋতৃপ্রী বিরাজমান, ব্দসকল ফলপ্রদেপ পূর্ণ, সেই স্থানে রান্তিযোগে ভ্রমিশ্ব্যায় শ্রন করিয়া থাকে। এইবৃদ্ধে প্রস্থান-দ্বিস হইতে গণনায় ক্রমশঃ মাস পূর্ণ হইয়া আসিল।

তখন বানরেরা সীতার উদ্দেশে হতাশ হইয়া প্রতিনিণ্ট হইতে লাগিল।
মহাবীর বিনত মন্তিবর্গের সহিত পূর্ব দিক হইতে, শতবলি উত্তর দিক হইতে
এবং স্বােণ সসৈন্যে ভীতমনে পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিতে লাগিল।
কপিরাজ স্থােব রামের সহিত প্রথাব শৈলে উপাবিষ্ট ছিলেন; সকলে তাঁহার
সন্মিহিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিল, রাজন্! আমরা পর্বত
ও নিবিড় বন অন্বেষণ করিয়াছি, নদী, সম্দ্রান্তর্গত দ্বীপ ও জনপদ দেখিয়াছি,
লতাজালজিতিল গ্রুল এবং আপনার নিদিষ্ট গ্রাসকল অন্সন্ধান করিয়াছি,
দ্বাম বিষম প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্ত অনেষণ ও হনন করিয়াছি; আমরা
এই সমস্ত স্থান প্নঃ প্নঃ প্রতিন করিলাম তথাচ জানকীরে পাইলাম না।
রাজন্! তিনি ফাদকে, প্রনক্মার তদ্ভিম্থে বারা করিয়াছেন। হন্মানের
বলবার্ষ অসাধারণ এবং তাঁহার সম্ভিব্যাহারে বাঁহারা আছেন তাঁহারাও মহাবীর,
তিনি যে সাঁতার উদ্দেশ শইয়া আসিবেন, তাদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছুমার
সংশয় হইতেছে না।

আন্টিমারিংশ সর্গা। এদিকে মহাবার হন্মান করে ও অপাদের সহিত দক্ষিণ দিক প্রটিন করিতেছেন। তিনি অন্যান্দ করে সমাভিব্যাহারে দ্রপথ অতিক্রম করিয়া বিস্থ্যাচলে উত্তীর্ণ হইলেন করে তত্ততা গহেন, গহন বন, নদ, নদা, দ্র্গা, সরোবর ও বৃহৎ বৃহৎ বৃহৎ বৃহ্ণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সকল স্থানই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও জান্ত্রির পাইলেন না।

নদী, দুগাঁ, সরোবর ও বৃহৎ বৃহৎ বৃহৎ বৃহৎ বৃহৎ ক্র ক্রেন্থান করিতে লাগিলেন। সকল স্থানই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও জান্ত্রির পাইলেন না।
অনন্তর সকলে পর্বটনক্রমে নাল্ট্রিনার ফলম্লা ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দ্বুপ্রবেশ বিশ্তীণ প্রদেশ জলাবন্দ ও জনশ্না, উহারা তাদৃশ ঘোর অরণ্য বিচরণপূর্বক অধিকতর কাড়ের ইরা পড়িল, এবং ঐ স্থান পরিত্যাগ করিরা অশাংকত মনে অন্যৱ গমন করিল। তথার বৃক্তের ফল প্রেপ ও পর নাই, নদী দুন্ক, স্দৃশ্য স্কোমল ভ্রেগ্সংকুল স্থান্থী পন্মের বিকাশ নাই, মূল স্লভ নহে, হলতী ব্যায় মহিষ প্রভৃতি পশ্ব ও পক্ষী দৃষ্ট হয় না, এবং ওয়ধি ও লতাও দুলভ।

প্রে ঐ বনে কণ্ডা নামে এক থাব ছিলেন। তিনি সত্যবাদী ও ফ্রোধপরারণ, নিয়মপ্রভাবে তাঁহাকে নিতাল্ত দুর্ধর্য বোধ হইত। কণ্ডার দল বংসরের
একটি পত্র ছিল। ঐ ঘোর অরণ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তম্দর্শনে কণ্ডা যারপরনাই
ফ্রোধাবিন্ট ইইয়া উঠেন এবং সমগ্র বনকে অভিসম্পাত করেন। বলিতে কি,
তদর্বাধ ঐ স্থানের এইর্প দুর্দশা ঘটিয়াছে। বানরগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া,
উহার প্রান্তদেশ গিরিসাহা ও নদীর ম্লেসকল অন্বেবণ করিল; কিন্তু কোথাও
সীতা বা রাবণের উন্দেশ পাইল না।

অনশ্তর বানরেরা তথা হইতে অন্য বনে চলিল। ঐ স্থান তর্লতাগহন ও ভীষণ; উহারা তন্মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহসা এক ভয়ত্কর অস্বর্ধে দেখিতে পাইল। অস্র পর্বতের ন্যার প্রকাশ্ড, বরগর্বে অমরগণ হইতেও ভীত নহে। বানরগণ উহাকে দেখিবামান্ত কটিতট দৃত্তর বন্ধন করিতে লাগিল। তথন অস্বর উহাদিগকে কহিল, দেখ, তোরা এই দশ্ডেই মরিলি, এই বলিয়া সে জোধভরে বল্লম্নিট উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তন্দশ্লে মহাবার অংগদ রাবণবোধে জোধে প্রদশ্তি হইয়া উহাকে তলপ্রহার করিলেন। সে তংক্ষণাং ৩২

প্রহারবেগে কাতর হইয়া শোণিত উম্গারপূর্বক প্রক্ষিম্ত পর্বতের ন্যায় ভ্তলে পড়িল।

অনন্তর গবিতি বানরগণ গহন গৃহা অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং উহা সম্যক্র্পে দৃষ্ট হইরাছে দেখিয়া, আর একটি গহনরে প্রবেশ করিল। অনন্তর সকলে তথা হইতে নিজ্ঞানত হইল, প্রয়টনশ্রমে যারপরনাই ফ্লান্ত হইয়া পাড়ল এবং একান্ত নির্ংসাহ হইয়া নিজনে এক বৃক্ষমূল আশ্রমপূর্বক বিশ্লাম করিতে লাগিল।

একোনপণ্ডাশ সর্থা। ইত্যবসরে স্থিক্ত অখ্যাদ বানরগণকে প্রবাধ বাক্যে
সাশ্যান করিয়া ক্ষণিকপ্তে কহিতে লাগিলেন, ব্যানরগণ! আমরা বন পর্বত নদী
দ্র্গ ও গ্রাসকল অন্সন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম
না এবং যে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সেই দ্রাচার নিশাচরকেও দেখিলাম না।
একণে নিদিণ্ট কাল অতিকাশ্য হইল। রাজা স্থাবের শাসন অতি কঠোর:
আইস, আমরা দ্রেথক্রেশ তুল্ফ করিয়া এখনও এই দ্র্গম বন অন্সন্ধান করি।
শোক আলস্য ও নিদ্রাবেশ দ্র করা আবশ্যক; স্কুল্ফ ও সাহস কার্যসিন্ধির
কারণ; যত্ন ও পরিপ্রমের ফল অবশাই দৃষ্ট ইট্রিন একণে হতাশ হইও না,
সাহস আশ্রয় কর। স্থাবি উপ্তন্যভাব, তাঁহার নিস্কুলও ভাষণ, স্ত্রাং তাঁহাকে ও
মহাস্থা রামকে ভয় করিতে হইবে। সামান্ত্রণ! আমি তোমাদের সকলকে
হিতোন্দেশেই এইর্প কহিলাম, এক্স্ট্রেইহা সঞ্গত হইল কি না, বল।

সাহস আশ্রয় কর। স্থাবি উপ্তশ্বভাব, তাঁহার সেসন্ত ভাঁষণ, সাত্রাং তাঁহাকে ও
মহামা রামকে ভর করিতে হইবে। বান্দ্রীগণ! আমি ভোমাদের সকলকে
হিতেদেশেই এইর্প কহিলাম, একটো ইহা সংগত হইল কি না, বল।
গান্ধমাদন শুমকাতর ও পিশ্বিতি ছিল। সে বাঁর অংগদের এই কথা
শ্নিয়া কাঁণকণ্ঠে কহিল, দেশ হ্রমাজ বাহা কহিলেন, ইহা সংগত হিতজনক
ও অন্ক্ল। আইস, আম্রু স্নবার স্থাবিনিদিক্ত শৈল, শিলা, গারিদ্গা,
শ্না কানন ও প্রস্তুবল অবিষ্ঠান প্রান্ত হই।

অনশ্তর বানরগণ গাঁটোখান করিল, এবং গহন বন ও প্রস্লবণসকল অন্-সম্ধান করিতে লাগিল। ঐ স্থানে শারদীর জলদকান্তি রক্ত পর্বত বিরাজমান: উহারা ঐ পর্বতে আরোহণ করিল এবং জানকীর দর্শন পাইবার জন্য রমণীয় লোধ ও সম্ভপর্ণের বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

লমশঃ পর্যটনপ্রমে সকলে ক্লান্ড ইইরা পড়িল এবং ঐ পর্যতের চড়ার্শক নিরক্তিশ করিতে করিতে অবতীর্ণ ইইল। উহাদের মন উদ্প্রান্ত ও বিকল ইইরা গিরাছে। উহারা এক বৃক্তমূল আশ্ররপূর্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল এবং গতক্রম ইইয়া উৎসাহের সহিত পন্নবার বিন্ধাপর্বত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ইইল।

পশাদ সর্গা। হন্মান ভার ও অঞ্চদের সহিত বিন্ধ্যাচলে আরোহণপ্রক হিংপ্র জন্ত্সঞ্জ গ্রেছ। সংকটন্থল ও প্রপ্রবন্ধকল অন্বেষণ করিয়া নৈখতি দিকের শিখরে উত্থিত হইলেন। উহা স্কিন্তীর্ণ গ্রেগাহন ও দুর্গমি। তৎকালে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শয়ভ, গন্ধমাদন, মৈদদ, দ্বিবিদ ও জাদ্ববান প্রভৃতি বানরগণ পরন্পর পরন্পরের অদ্রবতী হইয়া জানকীর অন্বেধণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ ন্থানে একটি অনাব্ত গত আছে. নাম কক্ষবিল; উহা দানবর্ক্ষিত, লতাজাল-সংবৃত্ত ও বৃক্ষবহল; ফলতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করা অতিশয় স্ক্রিটন। বানরগণ

ক্ষ্ণপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া জল অন্বেখণ করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা ঐ বিস্তান গত দেখিতে পাইল। গত হইতে হংস ক্লোণ্ড ও সারসগণ নিজ্ঞান্ত হইতেছে এবং চক্রবাকসকল পদ্মপরাগে রঞ্জিত হইয়া জলার্দ্র আসিতেছে। বানরগণ উহা নিরীক্ষণপূর্বক ভয় ও বিস্মরে অভিভৃত হইল, এবং উহার সম্মিহত হইবামাত্র হর্ষে প্লোকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, গতে নানাপ্রকার জীবজন্ত আছে; উহা দৃর্দ্রশ্, দৃত্প্রবেশ্য ও ভীষণ, যেন দানবরাজের নিভৃত বাসের সমাক্ উপযুক্ত শ্রান।

অনন্তর হন্মান অরণাসন্থারনিপ্র বানরগণকে কহিলেন, আমরা এই পর্বেত্যপ্রদেশ পর্যটনপ্রবিক ক্লান্ত হইয়াছি, পিপাসায় আমাদিগের কণ্ঠ শৃত্বক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখ, এই বিশম্বার হইতে হংস, সারস, ক্লোণ্ড ও চক্রবাকগণ জলার্র দেহে নিন্তান্ত হইতেছে, এবং স্বারন্থ ব্যক্ষের পরগ্লিও রসার্র্ব এই লক্ষণে নপন্টই বোধ হয়, গর্তের অভ্যন্তরে ক্পে বা হ্রদ আছে। এক্ষণে আইস, আমরা ইহাতে প্রবেশ করিঃ

অনন্তর সকলে ঐ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট ইইল। উহা অন্ধকারাছ্রর ও ভারণ।
ইতস্ততঃ মৃগ, পক্ষা ও সিংহসকল সঞ্চরণ করিতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে বানরগণের দৃষ্টি
তেজ ও পরাক্রম কিছ্তেই প্রতিহত হইল না। উহারা ক গাঢ় তিমিরে পরন্পরকে
ধারণপূর্বক বায়ুরেগে গমন করিতে লাগিল এই রমণার ন্থান ও নানাপ্রকার
কৃষ্ণ নিরাক্ষণ করিতে করিতে এক বোজন ক্রিভ্রম করিল। সকলের সংজ্ঞা
বিল্ফে, সকলেই তটন্থ, পিপাসার্ত ও ক্রিগিথা ইইয়া অবিপ্রান্ত যাইতেছে।
সকলের দেহ শাণ, মুখ মলিন এবি নকলেই প্রাণরক্ষার একান্ত হতাশ।
ইতাবসরে সহসা আলোক দুর্ভ হলে। উহারাও গতিপ্রসংগে একটি বনে
প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধক্রের লেশমার নাই, জ্বেলন্ড অভিনসদৃশ ন্রপ্রের
ক্রমকল রহিয়াছে। শালু ক্রিল, তমাল, প্রাণ, বঞ্চল, ধব, চন্পক, নাগ ও

ইত্যবসরে সহসা আলোক দুই ইল। উহারাও গতিপ্রসংগ্য একটি বনে প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধক্রের লেশমার নাই, অনুলন্ড অন্দিসদৃশ ন্বর্গের বৃক্ষসকল রহিয়াছে। শাকু উল, তমাল, প্রাণ, বঞ্চল, ধব, চন্পক, নাগ ও কুস্মিত কণিকার বিচিত্র স্বৈশের স্তবক, শেখর, রক্তবর্ণ পালাব ও লাভাজালে অপুর্ব শোভা পাইতেছে। ঐ সমসত বৃক্ষ তর্ণ স্বের নাার উল্জন্ন, ম্লে বৈদ্যমিয় বেদি। তথায় কোথাও নীল বৈদ্যবিধ প্রমরপূর্ণে পদ্মলাতা, কোথাও স্বক্ষসলিল সরোবর, তন্মধ্যে ন্বর্দের মধ্যা ও উৎকৃষ্ট পদ্ম রহিয়াছে। কোথাও বৈদ্যমিটিত ন্বর্ণ ও রৌপ্যের সম্ভতল গৃহ, উহাতে ন্বর্ণের গ্রাক্ষ ম্লাজালে আবৃত আছে। কোথাও প্রবালত্ক্য বৃক্ষসকল ফলপ্রেশ অবনত, কোথাও স্বর্ণের প্রমর, কোথাও মণিকাঞ্চনচিত্রিত বিবিধ শ্ব্যা ও আসন, কোন স্থানে ন্বর্ণ রক্তত ও কাংস্যের পার, কোথাও দিব্য অগ্রন্থ ও চন্দনের স্তর্প, কোথাও পবিত্র ফলম্ল, কোথাও মহাম্ল্য বান ও ন্বাদ্ মদ্য, এবং কোথাও বা উৎকৃষ্ট বন্দ্য; বানর্গণ ঐ গ্রেমধ্যে ইতন্ততঃ এই সমন্ত দেখিতে পাইল।

পরে উহারা অদ্রে একটি তাপসীকে দেখিল। তাঁহার পরিধান চীর ও কৃষ্ণাঞ্জিন এবং আহার পরিমিত। তিনি স্বতেক্তে হৃতাশনের ন্যায় জনুলিতেছেন। বানরগণ উ'হাকে দেখিবামাত বংপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং উ'হার চতুদিক বেন্টনপ্রেক দশ্ভায়মান রহিল।

অনশ্তর হন্মান্ কৃতাঞ্জলিপটে ঐ ব্যারিসীকে অভিবাদনপ্রিক জিজ্ঞাসিলেন, তাপ্রি ! বল্ন, আপনি কে? এবং এই গৃহ, গর্ত ও রন্সম্মতই বা কাহার ?

একপশ্বাদ সর্গা। হন্মান ঐ সর্বভ্তিহতকারিণী ধর্মচারিণীকে প্রন্বার কহিলেন, তাপসি! আমরা শ্রান্ত ও ক্ষ্রণিপাসায় ক্লান্ত হইয়া, সহসা এই তিমিরাচ্ছল গতে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই স্থানের সমস্তই অস্ভ্রত; দেখিয়া চাক্ত ভীত ও হতজান হইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই রস্তবর্ণ স্বর্ণময় বৃক্ষ ফলপ্রণ্পে অবনত হইয়া স্বান্থ বিস্তার করিতেছে, এ-সকল কাহার? ঐ পরির ভক্ষা ফলম্ল, এই ম্রাজ্ঞালখনিত গবাক্ষণোভিত স্বর্ণ ও রজতের গৃহ, এই স্বর্ণের বিমান, ঐ নির্মাল জলে স্বর্ণের পদ্ম, এবং এই স্বর্ণের মংসা ও কচ্ছপই বা কহোর? তাপসি! ইহা কি আপনার প্রভাব? না অনা কাহারও তপোবল? ফলতঃ আমরা ইহার কিছুই জানি না, আপনি সমস্তই বলনে।

তখন তাপদী কহিলেন, বংস! পর্বে ময় নামে কোন এক মায়াবী দানব ছিল। সে দানবদলে বিশ্বকর্মা বলিয়া প্রসিম্ধ। ঐ ময় অরণ্যে সহস্র বংসর অতি কঠোর তপদ্যা করিয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রদান করে, এবং তাঁহারই বরে দিলপজ্ঞান অধিকারপ্রেক মায়াবলে এই স্বর্ণের বন ও দিবা গৃহ নির্মাণ করিয়াছে।



অনন্তর দানবরাক্ষ ময় এই বনে কিছুকাল সুখে অধিবাসপূর্বক এই সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় হেমা নাদনী এক অপ্সরাতে উহার অনুরাগ জন্ম। তল্পানে স্ররাজ স্ববিশ্বমে বল্প শ্বরা উহাকে নিপাত করেন। পরে রক্ষা হেমাকে এই উংকৃষ্ট বন, এই স্বর্গের গৃহ এবং এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। আমি মেরুসাবর্গির কন্যা; নাম স্বয়ংপ্রভা। হেমা আমার প্রিয় স্থা। তিনি নৃত্যগীতে অতিশয় নিপ্রে। বলিতে কি, আমি তাহারই অনুরোধে এই গৃহ রক্ষা করিতেছি। একণে তোমরা কি উন্দেশে এই নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়াছ এবং এই স্থানই বা কির্পে অবগত হইলো? আমি ভোমাদিগকে স্বাদ্ ফলম্ল ও পানীয় জলা দিতেছি, তোমরা পান-ভোজনে প্রান্ত দ্র করিয়া আনুপ্রবিশ্ব সমস্তই বল।

ষিপঞ্চাশ সর্গায় তাপসী প্নেরায় কহিলেন, বানরগণ ! যদি ফলম্লে তোমাদের প্রাণিত দ্র হইয়া থাকে, এবং আম্লতঃ সকল উল্লেখ করিতে যদি কোনর্প সংকোচ না থাকে, ত বল, শ্লিতে ইচ্ছা করি।

তখন হন্মান অকপটে কহিতে লাগিলেন, তাপসি! রাজ্য দশরথের প্র দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ রাম দ্রাতা লক্ষ্যণ ও ভার্যা জ্ঞানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট ইইয়াছেন। তিনি সকলের অধিপতি, ইন্দ্রপ্রভাব ও বর্ণবিক্রম। দ্রাত্মা রাবণ সেই রামের পত্নীকে জ্ঞানস্থান হইতে অপহরণ করিয়াছে। কপিরাজ স্থানি তাঁহার প্রিয়সখা, এক্ষণে তিনি আমাদিগকে সীতা ও রাবণকে অন্সন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমরাও তদীয় আদেশে দক্ষিণ দিকে আসিয়াছি। দেবি! এই স্থানে বন সম্দ্র সমস্তই দেখিলাম, কিন্তু কোখাও সীতাকে পাইলাম না।

পরে আমরা ক্ষার্ত হইয়া এক বৃক্ষম্ল আশ্রয় করিলাম। তংকালে আমাদিগের মৃথশ্রী মলিন হইয়াছিল। সকলে বিষদ্ধ এবং সকলেই চিন্তাসাগরে নিমণন। আমরা কিংকর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া ইত্স্ততঃ দ্বিত্বিগত করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এই তিমিরাচ্ছল তর্লতাগহন গর্ত দেখিতে পাইলাম। এই গর্ত হইতে হংস, কুরর ও সারসেরা জলার্দ্র পেন্মপরাগরিজত পক্ষে নিক্তান্ত হইতেছিল। তন্দ্রতে স্পাইই ব্রিকাম, ইহার অভ্যন্তরে সরোবর আছে।

অনন্তর আমি বানরগণকে কহিলাম, চল, আমরা এই গর্ভে প্রবিষ্ট হই। ফলতঃ ইহাতে যে ক্পে বা হুদ আছে, তংকালে ইহা সকলেরই অনুমান হইয়াছিল। পরে আমরা পরস্পারের করগ্রহণপর্টেক অন্ধকারময় গর্ভে প্রবিষ্ট হইলাম।

তাপসি! এই আমাদিগের কার্য, এই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। আমরা ক্ষার্ত ও ক্ষীণ হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত ইইলাম; তুমি আতিথা উপলক্ষে যে-সমস্ত ফলম্ল প্রদান করিলে, ভঙ্গান্ত করিলাম। আমরা ক্ষার উদ্রেকে মৃত-কল্প হইয়াছিলাম, তুমিই সকলকে করিলে; এক্ষণে বল, আমরা তোমার কির্পে প্রত্যুপকার করিব।

কর্প প্রত্যুপকার কারব।
তথন সর্বদর্শিনী স্বয়ংখন কহিলেন, বানরগণ! আমি তোমাদিগের বাক্যে
পরিতৃদ্ট হইলাম। ধর্মাচর্দুই আমার কার্য, এতাম্ভন্ন অন্য কিছ্নতেই আমার
আর স্প্রা নাই।

অনন্তর হন্মান স্লোচনা তাপসীর এই ধর্মান্ক্ল বাক্য প্রবণপ্রক কহিলেন, ধর্মশিলে! আমরা তোমার শরণাপর হইলাম। মহাদ্যা স্থাবি জানকীর অন্সন্ধানার্থ আমাদিগকে এক মাস সময় নির্ধারিত করিয়া দেন, কিন্তু এই গতে পরিপ্রমণ করিতে গিয়া তাহা অতিকান্ত হইয়ছে। একণে তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে উল্থার কর। আমরা স্থাবের আদেশ লংঘন-প্রক প্রাণসংকটে পড়িয়াছি, এবং তাঁহার ভয়ে শাংকত হইতেছি, একণে তুমি রক্ষা কর। আর্থে! আ্মাদিগের গ্রত্র কার্যের অন্রোধ আছে, কিন্তু এস্থানে বন্ধ থাকিলে সকলই বিফল হইয়া ধায়।

তখন তাপসী কহিলেন, দেখ, এই গতে প্রবেশ করিলে প্রাণসত্ত্বে নিগতি হওয়া কঠিন। এক্ষণে আমি তপ ও নিরমবলে তোমাদিগকে উন্ধার করিব। তোমরা চক্ষ্ব নিমীলিত কর, নচেৎ কৃতকার্য হওয়া দৃষ্কর হইবে।

অনশ্তর বানরগণ নির্গমনবাসনায় প্লোক্তমনে স্কুমার অংগ্রিল দ্বারা নের আবৃত করিল। তখন তাপসী উহাদিগকে নিমেষমাত্রে বিবর হইতে বাহির করিলেন, এবং আশ্বাসপ্রদানপূর্বক কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদ্রে তর্লতা-গহন শ্রীমান বিশ্বাগিরি, এই প্রস্রবদ শৈল এবং ঐ মহাসাগর। এক্ষণে তোমরা কুশলে থাক, আমি দ্বন্ধানে প্রদ্থান করি। এই বলিয়া দ্বয়ংপ্রভা গর্তমধ্যে

প্রবেশ করিলেন।

রিপশ্বাশ সর্গা। বানরেরা বহিগতি হইয়া দেখিল, অদ্রে ভীষণ সম্দ্র তর্পণ বিস্তারপ্র্বিক গর্জন করিতেছে। উহারা ময়ের মায়াকৃত গিরিদ্রেগ প্রটন-প্রসপ্যে স্থাবির নিদিশ্ট কাল অতিক্রম করিয়াছিল, এক্ষণে বিন্ধাচলের প্রত্যন্ত দেশে উপবেশনপ্রবিক চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে বসন্তকাল উপস্থিত: বৃক্ষ প্রপদ্তবকে অবনত এবং লভাজালে বেণ্টিত হইয়াছে। তন্দর্শনে উহারা যারপরনাই শব্দিত হইয়া ম্ছিতি হইল।

তখন য্বরাজ অগণদ ঐ সকল শাল্তপ্রকৃতি বৃন্ধ বানরকে সসম্মানে সম্ভাষণপ্রক মধ্র বচনে কহিলেন, কপিগণ! আমরা রাজা স্থাবির আদেশে নিন্দ্রান্ত ইইয়াছি, কিন্তু ঐ বিবরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কালবিলন্দ্র ঘটিয়াছে। দেখ, আমরা কাতিক মাসের শেষে কালসংখ্যায় বন্ধ হই, পরে যায় করি; এক্ষণে সেই নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল, অতঃপর কর্তবা কি, অবধারণ কর। তোমরা নীতিনিপ্রণ, স্বিখ্যাত, রণদক্ষ ও কার্যক্ষম। স্থাবিরে আজ্ঞাক্রমে আমায় সমভিব্যাহারে লইয়া নির্গত স্ক্রেছ: কিন্তু বখন এইর্প অকৃতকার্য হইলে, তখন নিশ্চয়ই তোমাদের মৃত্তিপান্থিত। কপিরাজের আজ্ঞাপালন না করিয়া কে স্থা থাকিতে পারে প্রক্রেশ নির্দিত কাল অতীত হইয়াছে, স্তরং আজই প্রায়োপবেশ্ব করা আমাদিগের উচিত। স্থাবি ন্যজাবতঃ উয়, প্রত্ভোবে বিরাজ ক্রিক্রছেন, আময়া অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। বিরাজ ক্রিক্রছেন, আময়া অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। বিরাজ ক্রিক্রছেন, আময়া অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। বিরাজ ক্রিক্রছেন, আময়া অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। বিরাজ ক্রিক্রছেন হইল না, তখন নিশ্চয় প্রায়োপবেশন কর। আময়য়া তিগমন করিলে রাজা নির্দয়র্বেপ দন্ড করিবেন, অতএব এই স্থানেই আময়্পির মৃত্যু প্রের। দেখ, কপিরাজ স্বয়ং কিছু আমাকে যৌবরাজ্যা দেন নাই, বীর রামই ইহার কারণ। আমার উপর প্রেবিধিই স্থাবিরে বৈর বন্ধম্ল হইয়া আছে, একণে তিনি এই ব্যতিক্রম পাইলে আমাকে গ্রত্র দন্ড করিবেন। তৎকালে আম্বীরন্তক্রন আর কেন আমাকে বিপন্ন দেখিবেন, আমি এখানে এই পবিত্র সাগরতটে প্রায়োপবেশন করিব!

বানরগণ কুমার অপ্পদের এই কথা শ্রিনা কর্ণকঠে কহিতে লাগিল. স্থাবি উগ্রন্থভাব, রাম দৈশ্রণ, নিদিপ্ট কালও অতিকাশত হইয়াছে; এক্ষণে আমরা জানকীর উদ্দেশ না লইয়া গেলে স্থাবি আমাদিগকে রামের প্রাতির জন্য বধ করিবেন। অপরাধ সত্তে প্রভার নিকট গমন নিষিপ্থ। আমরা স্থাবির সর্বপ্রধান জনচের আসিয়াছি, এক্ষণে হয় অন্সন্থানে জানকীর সংবাদ লইয়াদিব, নচেৎ এই স্থানেই মরিব।

তখন মহাবীর তার বানর্রাদগকে ভীত দেখিয়া কহিল, কপিগণ! বিধা হইও না, এক্ষণে যদি সকলের অভিপ্রায় হয় ত আইস, আমরা এই গর্তে বাস করি। এই গর্ত ময়ের মায়ার্রাচত ও দৃগমি, ইহাতে পানভোজনের স্নিবধা আছে, এবং প্রভপ ও জলও যথেন্ট। ইহার মধ্যে থাকিলে, কি ইন্দ্র, কি রাম, কি স্মুগ্রীব কাহাকেও ভয় ক্রিডে হইবে না।

তখন বানরগণ এই অন্ক্ল বাক্য শ্রবণপূর্বক প্রেক্তি মনে কহিল, দেখ, যাহাতে আমাদিগের মৃত্যু না হয়, আজ অনন্যকর্মা হইয়া তাহাই কর।

চতুঃপঞ্চাশ সংগ্রি অধ্পদ অন্টাণ্প ব্রুশ্বিষ্ট্ চতুর্দশ গ্রুণসম্পন্ন ও সামাদি প্রয়োগে স্নিপন্ন। তিনি ব্রুশ্বিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বিক্রমে পিতা বালীরই অন্র্প। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগ্র্ শ্রুষাচার্যের, সেইর্প তিনি শশাৎকশোভন তারের মন্ত্রণা শ্রুনিতেছেন। তাঁহার তেজ ও বীর্ষ শ্রুপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় উল্জব্বন। তিনি স্থাবিরে কার্য সাধনার্থ বংপরোনাস্তি পরিপ্রান্ত হইয়াছেন। সর্বশান্দ্রবিং হন্মান উত্থার ভাবগতিতে ব্রিখানেন, বিস্তাণি কপিরাজ্য উত্যর ভোগে নাই। তিনি ভাবান্তর জন্মাইবার সংকল্প করিলেন এবং বাক্রেশিলে বানরগণের মতভেদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর হন্মান রোষোপশমন ভীষণ বাকো অভগদকে ভয় প্রদর্শনপ্রিক কহিলেন, য্বরাজ! তুমি বালী অপেক্ষা রণদক্ষ এবং তাঁহারই ন্যায় কণিরাজের ভার বহন করিতে পারিবে। কিল্টু বানরজাতি স্বভাবতঃ চওলমতি: অন্রাগের কথা স্বতন্ত, ইহারা এই স্থানে স্থাপ্রিবিহীন থাকিলে কথনই তোমার অজ্ঞাসহিবে না। আমি ম্ভকণ্ঠে কহিতেছি, এই জাম্বান, নাল, স্হোত্র ও আমি, তুমি, আমাদিগকে সামদানাদি রাজগুলে, অধিক কি, দশ্ভ ম্বারাও স্থান হইতে ভেদ করিয়া লইতে পারিবে না। প্রবল দ্র্বলের সহিত বিরোধাচরণপূর্বক থাকিতে পারে, কিল্টু দ্র্বলের আত্মরক্ষা আবশানে স্টেরাং বিরোধে অনর্থ ঘটিবে। তুমি তারের বাকাপ্রমাণ ঐ গর্তা নির্বৃত্তির অন্মান করিতেছ, কিল্টু ক্ষারা ঐ গর্তের অতি অলপই ক্ষাত্ত করেন কিল্টু বিলতে কি, লক্ষ্মণের বাণ উহা প্রস্কাইব অক্রেশেই ভাঙিয়া ফেট্টিকে। তাঁহার শর বক্সমার ও পর্বতভেদপট্। বার! তুমি যখনই গর্তে ক্ষিতিক করিবে, তথনই বানরেরা তোমার ত্যাগ করিয়া যাইবে। স্থাপ্রচিন্ত্রের র্যাথিবে না। তৎকালে তুমি স্ত্র্ ও হিতাথী বিধ্বন্দ্র ইয়া সামানা ভানিসক্ষেও শাক্ষত হইবে।
কিল্টু যদি আমাদিগের সহিত্য বিন্তাবের স্থানিকে বিক্রীক্রাবের স্থানিকের বিক্রীক্রাব্রের বিন্তাবের স্থানিকের বিক্রীক্রাব্রের স্থানিকের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থানিকের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রীক্রাব্রের স্থানিকের বিক্রীক্রাব্রের স্থিবিকর বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থাব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থাব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থাব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থাব্রের স্থাব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থাব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থাব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থাব্রের স্থাব্রের বিক্রীক্রাব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থাব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থাব্রের বিক্রীক্রাব্রের ব্রের বিক্রীক্রাব্রের স্থাব্রের স্থাব্রের স্থাব্রের বিক্রাব্রের

কিন্তু যদি আমাদিপের সহিত বিনীতভাবে স্থাবির নিকট উপন্থিত হও, তাহা হইলে তিনি ক্রমপ্রাণ্ড বলিয়া ভোমায় রাজ্য দান করিবেন। স্থাবি ধর্মশীল ব্রতনিষ্ঠ সত্যপরায়ণ ও পবিত্র: তোমার প্রতি তাঁহার অতিমাল দেনহ আছে, তিনি কথন তোমাকে বিধবেন না। কপিরাজ নিরবচ্ছিল তোমার জননীকে ভালবাসিয়া থাকেন: অধিক কি, উহাকে প্রীতি প্রদর্শন করিবার জনাই তাঁহার জীবন; তোমার জননীরও আর সন্তান নাই: অতএব অণ্যদ! এক্ষণে গ্রহে চল।

পঞ্চপশ্বাশ সর্গা। অধ্যদ হন্মানের এই ধর্মসংগত প্রভাভিত্তিক ও বিনীত বাকা প্রবণ করিয়া কহিলেন, বীর! সৈথক, পবিত্রতা, সারল্য, অন্দংসতা ও ধৈর্য এই সমস্ত গলে স্প্রীবের কিছুমাত্র নাই। যে ব্যক্তি জ্যোতের জীবন্দশাতেই জননীসম তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত জ্বন্য। বালী ঐ দ্রাচারকে বক্ষক-স্বর্প দ্বারে নিয়োগ করিয়া, বিলপ্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুল্ট প্রস্তর দ্বারা গতের মূখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, স্তুবরং তাহাকে আর কির্পে ধর্মজ্ঞ বিলব? যে রামের সহিত সত্যবন্ধনে মিত্রতা করিয়া তাহাকেই আবার বিস্মৃত হয়, সে বারপরনাই কৃত্যা। অধ্যের ভয় দ্রের কথা, যে কেবল

লক্ষ্যণের ভয়ে জানকীর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আর ধর্ম কৈ? স্থানি পাপী কৃত্ব্য ও চপল; সে ক্ষ্তিশাস্তের মর্যাদা লগ্দন করিয়াছে, এক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আর কেইই তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে গ্রেবান্ বা নির্গাণ্ডই ইউক, আমি শত্পের, আমাকে রাজ্য দিয়া নিশ্চয়ই প্রাণে রাখিবে না। আমার বিলপ্রবেশ প্রকাশ ইইবে; আমি দ্বর্গা ও অপরাধী, কিন্কিন্ধায় গিয়াই বা কির্পে অনাথের ন্যায় জীবিত থাকিব? সেই নিষ্ঠার, রাজ্যের কন্টক দ্র করিবার নিমিত্ত উপাংশা বধ বা বন্ধনে আমাকে বিনাশ করিবে। স্ত্রাং প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়। বানরগণ! তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের অন্জ্যা দিয়া গ্ছে প্রস্থান কর। আমি প্রতিজ্ঞাপ্রিক কহিতেছি, কিন্কিন্ধায় কথনই যাইব না। তোমরা মহারাজ স্থোবিকে, মহারীর রাম ও লক্ষ্যণকে এবং আর্যা রুমাকে আমার প্রণাম জানাইয়া কৃশল কহিও। জননী তারা স্বভাবতঃ প্রবংসলা, তিনি আমার বিনাশসংবাদ পাইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন; তোমরা গিয়া তাঁহাকেও প্রবোধবাকো সাম্প্রনা করিও।

অগগদ এই বলিয়া বৃশ্ধ বানরাদগকে অভিবাদনপ্র ক জলধারাকুল লোচনে দীনবদনে তৃগশব্যায় শয়ন করিলেন। তখন বানরগণ অভানত দ্যথিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং নিরবচ্ছিল ব্যাসীর প্রশংসা ও স্থাতিবর নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

নে-নাবাদ কারতে লাগেল।

অন্তর উহারা অণ্সদকে বেন্ট্র করিয় সায়োপবেশনে কৃতস্থ্নশা হইল,
এবং নদীতীরে আচমনপূর্বক পর্বাদ্ধিকরে দিক্ষণায় দর্ভোপরি উপবেশন
করিল। তংকালে সকলে অণ্সদের দ্ব্রেট্র অনুসরণপূর্বক মৃত্যু কামনা করিয়া,
রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, ভ্রুম্বাস বিমদ্ন, জ্টায়া বধ, সীতাহরণ, বালিবধ
ও রামের কোপ আন্প্রিক এই সমস্ত বিষর সভরে উল্লেখ করিতে লাগিল।
তখন ঐ গিরিশ্ণ্যাকার ক্রিয়া উথিত হইল।

ৰট্পণ্ডাল নগ । চিরক্রীবী সম্পাতি ঐ বিন্ধাগিরিতে বাস করিতেন। বিহণগনরাজ জটায়, তাঁহার সহোদর, উত্থার বীরত্ব সর্বাই প্রচার আছে। তিনি গিরিগ্রহা হইতে বহিগতে হইলেন এবং বানরগণকে মৃত্যুসণকলেপ উপবিষ্ট দেখিয়া প্রেকিডমনে কহিলেন, অহাে! ক্রীবলােকে কর্মকল প্রান্তনান,সারেই ঘটিয়া থাকে; আজ বহুদিনের পর এই সমস্ত ভক্ষ্য স্বতই আমার নিকট উপস্থিত। অতঃপর বানরেরা দেহতাাগ করিলে, আমি পরম্পরাক্রমে ইহাদিগকে ভক্ষণ করিব।

অধ্যাদ ঐ ভক্ষাল, স্থা গ্রের এই কথার নিতানত ব্যথিত হইয়া হন্মানকে কহিলেন, ঐ দেখ, স্বরং কৃতানত বানরগণের বিপদের জন্য বিহুণ্যছলে আসিরাছেন। এক্ষণে রামের কার্য হইল না, রাজাজ্ঞা পালনেরও ব্যাঘাত ঘটিল: বানরগণের ভাগ্যে অজ্ঞানত এই বিপদ উপস্থিত! সকলেই শ্নিরাছ, জটায় জানকীর প্রিরকামনার কি করিরাছিলেন। পৃথিবীর তাবং লোক, বনের পশ্নপক্ষীরাও স্নেহ ও ক্রণার বলে আমাদিগেরই ন্যার প্রাণপণে রামের কার্য করিতেছে। আইস, আমরাও তাঁহার নিমিত্ত শ্রীরপাত করি। আমরা ত রামের জন্য অরণ্য বিচরণপূর্বক পরিশ্রানত ইইলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না। ধর্মনিষ্ঠ জটায়ই সৃখী, তিনি যুম্বে রাবণের হতে প্রাণত্যাগ করিরাছেন,



এবং স্থাবি হইতে নির্ভারে নিজ্ঞতি লাভ করিরাছেন। দশরথের মৃত্যু, সীতা-হরণ ও জটার, বধ আমাদেরই প্রাণসংকট ঘটাইরাছে। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিরা কি অনথইি করিরাছেন। রাম ও লক্ষ্যুণ সীতার সহিত বনবাসী হইলেন, বালীর মৃত্যু হইল, অতঃপর রামের জোধে রাক্ষসকৃত্যও নির্মাণ হইবে।

তীক্ষাতৃণ্ড সম্পাতি এই অস্থের কথা শ্নিরা শিহরিয়া উঠিলেন এবং ধরাশায়ী বানরগণকৈ নিরীক্ষণপূর্বক কর্ণস্বরে কহিতে লাগিলেন, কে আমার হৃৎপিদ্রে আঘাত দিয়া প্রাণাধিক জটায়ৢর মৃত্যু ঘোষণা করিতেছ? আমি বহুদিনের পর আজ তাঁহার এই নাম শ্নিলাছ সাল্গী শ্লাখাবল কনিষ্ঠের নামমাত্র শ্নিরা বারপরনাই পরিভাবে পাইলীমা কপিগণ! কির্পে জটায়ৢর মৃত্যু হইল? কি জন্য রাবণের সহিত আহুর বৃদ্ধে ঘটিল? গ্রেবংসল রাম বাঁহার জ্যেন্ঠ প্ত, সেই দশর্থের সহিত আমার ক্ল-খ্যানে কির্পে মিত্তা ঘটে? আমার পক্ষ স্থের জ্যোতিতে দপ্ত ইয়াছে, আমি চলংশক্তিরহিত; ইচ্ছা করি, তোমরা এই গিরিশৃশ্প হইতে জ্যুক্তিক একবার নামাও।

সণ্ডপঞ্চাশ সর্গা। বানরের স্থিতির সংকলেপ শাঁৎকত ছিল, এক্ষণে তাঁহার কণ্ঠদ্বর প্রাত্শাকে স্থালিউ হইলেও আর বিশ্বাস করিল না। উহারা তাঁহাকে দেখিয়া অবধি দ্বার অনিষ্ঠই আশংকা করিতেছিল। কহিল, আমরা ত প্রায়োপ-বেশন করিয়া আছি, এক্ষণে বদি ঐ গ্র আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তবে অচিরাং আমাদেরই বাসনা পূর্ণ হইবে।

অনশ্তর অণ্যদ সম্পাতিকে শৈলশ্ণা হইতে অবতারণপার্বক কহিলেন, বিহণা! মহাপ্রতাপ ঋক্ষরাজ আমার পিতামহ। তাঁহার দূই প্র,—ধর্মশাল বালী ও স্থাবি। বালী আমার পিতা, তাঁহার বীরকার্য সর্বত্তই প্রচার আছে।

এক্ষণে জগতের রাজা ইক্ষ্যাকুবীর রাম পৈতৃনিয়োগে ধর্মপথ আশ্রয়-প্র্বক, শ্রাতা লক্ষ্যাণ ও ভার্যা জানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার পদ্ধীকে বলপ্র্বক অপহরণ করে। জটায়, রামের পিতৃবন্ধ্, তিনি তৎকালে রাবণকে আকাশপথে গমন করিতে দেখেন এবং উহার রথ চ্প্রিয়া জানকীরে ভ্তলে আনয়ন করেন। জটায়, একে বৃন্ধ, তাহাতে আবার যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, মহাবল রাবণ অক্রেশেই তাঁহাকে বধ করে। পরে রাম অগ্নিসংদ্কার করিলে তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়।

অনন্তর রাম মদীর পিতৃত্য স্থাতির সহিত মিগ্রতা করিয়া বালাকৈ বিনাশ করেন। বালী বহুকাল যাবং স্থাতীবকৈ রাজ্যভোগে বাঞ্চত রাখিয়াছিলেন; রাম তাঁহাকে বধ করিয়া স্থাতীবকেই সমগ্র রাজ্যভার দেন। এক্ষণে স্থাতীবই বানর-গণের রাজা। তিনি আমাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা দশ্ডকারণােব

নানাস্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু রঞ্জনীতে স্থপ্রিভার ন্যায় কোথাও জানকীরে পাইলাম না। পরে সকলে অজানত ময়ের মায়ারচিত বিস্তীর্ণ গর্তে প্রবেশ করি। স্থাবি আমাদিগকে ষের্প সময় নিদিন্ট করিয়া দেন, তন্মধ্যে তাহা অতীত হইয়াছে। আমরা তাঁহার অন্চর, এক্ষণে এইর্প ব্যতিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছি। রাম, লক্ষ্মণ ও স্থোবের জোধ উত্তেজনা কবিয়া আমরা আর কোথায় গিয়া নিস্তার পাইব!

অন্টেপণ্ডাশ সর্থা। তখন সম্পাতি অধ্যদের এই সকর্ণ বাবা প্রবণপ্রক বাদপপ্রপাতানে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা মহাবল রাবণের হতে যাহার মৃত্যুর কথা কহিতেছ, তিনিই আমার কনিষ্ঠ জটার্। আমি বৃদ্ধ ও পক্ষহীন হইরাছি, এইজন্য তাঁহার মৃত্যুর কথা শ্রিনায়ও সহিলাম! বালতে কি, দ্রাতার বৈরশ্বিধককে আজ আমার কিছুমার শত্তি নাই। প্রে জটার্ ও আমি ব্রাস্র বধের পর ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য ব্যোমমার্গে স্বর্গে যাত্রা করি! আসিবার সময় স্ব্দেবের সন্নিহিত হই। তখন মধ্যাক্ত কল; জটার্ স্ব্রের উগ্র তেজে বিহন্ত হইলেন। আমি তংক্তাং প্রাত্বাংস্কের পক্ষপ্ট শ্বারা উহাকে আব্ত করিলাম। আমার পক্ষ দশ্ধ হইল এবং ক্রিটি এই বিশ্বাপ্রতি পড়িলাম। বার! তদবাধ আমি এই স্থানে আছি, কিন্তু এক দিনের তরেও জটার্র কোন সংবাদ পাই নাই।

অনশ্তর অপ্পদ কহিলেন, বিহণকেট্র ইয়া থাকে, এবং যদি রাবণের বাস্ত্-আমার কথাগ্লি তোমার কর্ণগ্রেক ইইয়া থাকে, এবং যদি রাবণের বাস্ত্-ভ্মি অবিদিত না থাকে, তবে বল, সেই অদ্রদশী রাক্ষস দ্রে না নিকটে আছে?

তখন সম্পাতি বানন্ত্রিণকে প্লেকিত করিয়া কহিলেন, দেখ। আমি
পক্ষহীন ও দূর্বল হইয়াছি, তথাচ কেবল মুখের কথায় রামের সহায়তা করিব।
ম্বর্গ, মর্তা, পাতাল, আমার অবিদিত নাই: দেবাসার যুন্ধ ও অম্ত্রমন্থনও
জানি: এক্ষণে জরাই আমাকে নিস্তেজ ও দূর্বল করিয়াছে, নচেং আমি রামেব
কার্য অবশ্য করিতাম। বানরগণ! দেখিয়াছি, একদা দ্রাজ্যা রাবণ একটি
স্র্পা তর্গাকৈ লইয়া যাইতেছে। ঐ রমণী কম্পমান: রাম ও লক্ষ্যণের নাম
গ্রহণপূর্বক রোদন করিতেছেন এবং স্বাঞ্গের অলঞ্কারসকল ফেলিয়া দিতেছেন।
তাঁহাকে বোধ হইলা যেন শৈলাশিখরে স্থাপ্তলা: তাঁহার উৎকৃষ্ট পীত বসন
কৃষ্ণকায় রাবণের অঞ্গে সংলক্ষ হইয়া গগনতলে ফেন বিদ্যুতের আভা বিস্তার
করিতেছে। তিনি রামের নাম লইতেছিলেন, ইহাতেই অনুমান হয় যেন, তিনিই
সীতা। এক্ষণে যথায় রাবণ অবস্থান করিতেছে, শ্লন।

লঙ্কাদ্বীপ ঐ দ্বাজার বাসম্থান। সে বিশ্রবাব পরে ও কুবেরের প্রাভা। এই শত যোজন সমুদ্রের অপর পারে একটি দ্বীপ দৃষ্ট হইবে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তথায় লঙ্কাপ্রের নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার দ্বার ও বেদি দ্বর্ণময় এবং প্রাচীর ও প্রাসাদ রস্তবর্ণ। এক্ষণে সীতা ঐ প্রীতে কাল যাপন করিতেছেন। তিনি অভতঃপরে রুদ্ধে রাক্ষ্মীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তোমরা লঙ্কায় যাইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। লঙ্কা চতুদিকে সাগররক্ষিত। এক্ষণে তোমরা গিয়া শীঘ্র সমুদ্র পার হও। আমি জ্ঞানবলে

দেখিতেছি, তোমরা ঐ পূরী নিরীক্ষণ করিয়াই ফিরিবে। আকাশে প্রথম পথ ফিল্সক ও পারাবতের; দ্বিতীর পথ কাক ও শ্রেকর: তৃতীর পথ ভাস, কুরর ও ক্রেপ্রের; চতৃথ শ্যেনের; পল্ডম গ্রের: ষণ্ঠ বলিন্ঠ র্প্যোবনগবিত হংসের: পরে বৈনতের্রাদগের গতি। আমরা এই শ্রেণীতেই জন্মিয়াছি আমাদিগের ক্ষমতা অসাধারণ। ষাহাই হউক, রাবণ অতি গহিত কর্ম করিয়াছে; দ্রাতার বৈবশ্বদিধর উদ্দেশে যাহা আবশ্যক, তোমাদিগকে কথার সাহায্য করিলে তাহাই ঘটিবে। আমি সৌপণবিদ্যাপ্রভাবে দিব্য চক্ষ্য, প্যইয়াছি; তদ্বারা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য যোজনেরও অধিক দেখিতে পাই। আমি এই প্রানে থাকিয়াই জ্ঞানকী ও রাবণকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কুক্টাদির জ্ঞাবনোপায় তর্ম্বলে, কিন্তু আমাদিগের দ্বতই বহুদ্রে; স্তরাং দ্রেদ্ণিট আমাদের দ্বাভাবিক। বারগণ! অতঃপর তোমরা সম্মু লণ্যনের কোন উপার দেখ, এবং আমাকেও অবিলন্ধে তাহার তীরে ক্রইয়া চল। আমি লোকান্তরিত জ্ঞােম্বর তর্পণ করিব।

তখন বনেরগণ জ্ঞানকীর সংবাদ পাইরা বারপরনাই প্রেকিত হইল এবং পক্ষহীন সম্পাতিকে সম্ভূক্তে অইয়া গিয়া প্রেরার বিক্যাচলে আনয়ন করিল।

একোনৰভিতম সর্গা। বানরগণ সম্পাতির অর্ডিরর বাকা প্রবণপ্রেক হরে কোলাহল করিতে লাগিল। তখন জানবান ভিয়াদিগের সহিত ভাতল হইতে গালোখান করিয়া সম্পাতিকে কহিলেন, বিক্সারাজ! একণে জানকী কোথায়? কে তাঁহাকে দেখিল এবং কেই বা লইকা চলিল? তুমি আন্পর্নেক এই সমস্ভ কথা বল, এবং বানরগণকে রক্ষা ভাত রামের শর বজ্রবেগগামী, কোন্ নির্বোধ তাঁহার বল ব্রিজল না?

তাহার বল ব্যবল না?

অন্তর সম্পাতি ক্রিটাকৈ প্রায়োপবেশনের সংকল্প পরিত্যাগপ্রক জানকীর ব্তান্ত জানিছে সম্পদ্ক দেখিয়া অত্যন্তই প্রতি হইলেন এবং প্রবার প্রবাধবচনে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমি ষের্পে দীতাহরগের কথা দ্নিয়াছি, যিনি আসিয়া আমাকে কহেন এবং সেই আকর্ণলোচনা যথায় আছেন, বালতেছি, শ্নুন।

আমি বহুকাল বাবং এই বিশাল দুর্গম বিন্ধাপর্বতে পতিত হইয়ছি, এবং এই স্থানে থাকিয়াই বৃষ্ধ ও দুর্বল হইলাম। আমার একটি মার পুরু, তাহার নাম স্পোম্ব। সে ব্যাকালে আহারসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমায় পোষণ করিয়া থাকে। গন্ধবের কাম, ভ্রুজ্গের কোষ, ম্বোর ভয় এবং আমাদিগের ক্ষুধাই প্রবল।

একদা স্পাশ্ব আহার সংগ্রহের জন্য প্রাত্তকালে নিজ্ফাশ্ত হয়, কিল্ডু সায়াহে শ্নাহতে ফিরিয়া আইসে। আমি ক্ষ্মার উদ্রেক অস্থির, উহাকে বিস্তর দ্বাক্য কহিলাম; কিল্ডু সে আমায় প্রসন্ন করিয়া কহিল, পিতঃ! আজ আমি যথাকালে আহার সংগ্রহের জন্য আকাশে উন্ডান হই এবং মহেল্দ্র পর্বতের লবার অবরোধপ্রক অবস্থান করি। ঐ স্থান দিয়া অসংখ্য সাম্দ্রিক জীবজন্তু গমনাগমন করিতেছিল, আমি অধোম্ধে গিয়া উহাদের পথরোথ করি। কিল্ডু দেখিলাম, তথায় এক কল্জলবর্ণ প্রেম্ব একটি প্রাতঃস্থাকান্তি কামিনীকে লইয়া ষাইতেছে। ভাবিলাম, আজ আমি ইহাদিগকেই আহারার্থ গ্রহণ করিব। কিল্ডু ঐ প্রেম্ব আমার নিকট আসিয়া সবিনয়ে শাল্তবাকো পথ ভিক্ষা করিব।

আমার কথা কি. জীবলোকে অতি নীচও শরণাপলকে ক্ষমা করিয়া থাকে। আমি উহাকে পথ দিলাম। সে স্বতেজে আকাশকে দূরে ফেলিয়া মহাবেগে र्ठामन ।

অনশ্তর গগনচারী সিম্থগণ আগমনপূর্বক আমাকে অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষিরা কহিতে লাগিলেন, বংস! তুমি ভাগ্যে ভাগ্যেই জ্বীবিত আছ্, ঐ সস্মীক প্রেয় অলেপ অলেপই চলিয়া গেল। এক্ষণে তোমার স্বস্তি হউক, শান্ডি হউক। পরে আমি জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম ঐ বীরপুরুষ রাক্ষসরাজ রাবণ, দেখিলাম, রামের সহধার্মণী জানকী শোকে বিহুত্ত হইয়া আলুলিত কেশে ম্পালিত বৈশে রাম ও লক্ষ্যণের নাম ধরিয়া রোদন করিতেছেন। পিতঃ! তাই দেখিতে দেখিতেই আমার এইরূপ বিলম্ব ঘটিল।

বানরগণ! আমি স্কান্তের্বর মুখে এই সংবাদ পাইরাও বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছা করিলাম না। পক্ষহীন পক্ষী কিরুপেই বা কি করিবে। আমার কেবল বাক্শক্তি ও ব্রান্ধবল অছে, আমি ভোমাদিশের পৌর,ষ আশ্রয়পূর্বক ইহা ম্বারা সংকল্প সাধন করিব। রামের যে কার্য আমারও তাহাই। তোমরা দেবগণেরও দ্বর্জার ও ব্রিথমান, স্থাীবের নিয়োগে অতিদ্র পথে আসিয়াছ, একণে প্রকৃত কার্যের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হও। রাম ক্রেক্সাণের বাণ, চিলোকের চাণ ও নিগ্রহ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তোমর তেইপে পরাক্লান্ত, তোমাদিগের পক্ষেও রাবণের বলবীর্য নিতান্ত অকিঞ্ছিক্সি ইইবে। অতঃপর আর বিক্স্ম করিও না, কোন একটি সদ্যুদ্ধি কর তিবাদৃশ ধীমানেরা কখনও কোন কার্যে উদাসীন থাকেন না।

বিহগরাক ক্লিডিম সগা।
বিহগরাক ক্লিডিম সগাত কান-তপণ সমাপনপ্র ক বিশ্যাচলে বানরগণে বেণ্ডিড হইয়া খিছেন, ইতাবসরে একটি প্রক্থায় সহসা তাঁহার

বিশ্বাস জান্মল। তিনি হর্ষভরে পুনর্বার কহিলেন, দেখ, আমি যে কারণে জানকীর পরিচয় পাইয়াছি, তোমরা স্থির মনে নীরব হইয়া শনে।

আমি মার্ড'ন্ডের প্রচণ্ড তেজে দশ্ধ হইয়া এই স্থানে পতিত হই। আমার সর্বাঙ্গ অবশ: আমি ছয় দিবসের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া অত্যন্ত বিহত্ত অবস্থার থাকি। তংকালে ইতস্ততঃ চতুদিকি দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায় পড়িয়াছি, কিছুই ব্রিতে পারিলাম না। পরে গিরি নদী সমূদ্র ও সরোবর দেখিতে দেখিতে স্থির করিলাম, দক্ষিণ সমন্ত্রের উপকূলে বিন্ধ্যাচলে পতিত হইয়াছি। পূৰ্বে এই পৰ্বতে সূত্ৰপূক্তিত এক পৰিত্ৰ আশ্ৰম ছিল। তথায় উগ্ৰতপা মহার্ষ নিশাকর বাস করিতেন। বানরগণ! আমি তাঁহার মৃত্যুর পরও অণ্ট সহস্র বংসর এখানে কাল ষাপন করিতেছি।

অনন্তর আমি কথঞ্চিং বিশ্বাপর্বত হইতে অবতীর্ণ হই, এবং কায়ক্লেশে পানবার কুশাৎকুরময় ভামির উপর গমন করি। ঐ সময় নিশাকরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। আমি সবিশেষ আয়াস সহকারে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হই। পূর্বে জ্ঞটায়ু ও আমি উ'হার পাদবন্দন করিবার জন্য প্রায়ই তথায় বাইতাম। আশ্রমের সম্মূখে স্কান্ধ বায়, মৃদ্যমন্দ হিল্লোলে বহিতেছিল, বৃক্ষশ্রেণী ফলভরে অবনত, এবং প্রুম্প প্রুম্ফ,টিত হইয়াছে। আমি গিয়া এক তর্ম্ল আশ্রয়প্র্বক মহর্ষির প্রভীক্ষায় থাকিলাম।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিলাম, ভগবান নিশাকর বহা দ্রে; সম্দ্রে স্নান করিয়া তেজঃপ্রেকলেবরে উত্তরাসা হইয়া আগমন করিতেছেন। জ্বীবগণ যেমন দাতাকে বেফন করিয়া আইসে, দেইর্প সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লাক, স্মর ও সরীস্পেরা তাঁহাকে বেফন কবিয়া আইসে, দেইর্প সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লাক, স্মর ও সরীস্পেরা তাঁহাকে বেফন কবিযা আসিতেছে। নিশাকর আশ্রমে উপস্থিত; রাজা গ্রপ্রবেশ করিলে মন্ত্রী ও সৈন্যেরা যেমন প্রতিনিব্ত হয়, তদ্র্প ঐ সমস্ত আরণ্য জল্তুও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল।

পরে আমি ঐ শান্তশীল মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিরা অতিমাত্র সন্তুল্ট ইইলেন এবং আদ্রমমধ্যে গিরা মুহ্তুর্তেক পরেই প্রত্যাগমনপ্রক কহিলেন, বিহুল্গ! অল্যালামের এইর্প বৈকল্য দর্শনে তোমাকে আর স্কুল্ট চিনিলাম না। তোমার পক্ষ ভঙ্গমসাৎ ইইয়াছে এবং বলববিধিও আর তাদ্শ নাই। পরের্ব আমি বার্বেগগামী দুইটি পক্ষী দেখিতাম। তাহারা বিহুগজাতির রাজা, বোধ হর, সেই দুইটির মধ্যে তুমিই জ্যেষ্ঠ সন্পাতি, জটার্ ভোমার কনিষ্ঠ ছিল। তোমরা মন্ব্যর্প ধারণপ্রক প্রতিনিয়ত আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিতে। এক্ষণে বল, ভোমার কির্প পাঁড়া উপন্থিত? পক্ষণর কেন দশ্য হইল? এবং এইর্প দশ্ডই বা তোমায় কে করিল?

একৰণিটভম সগা। অনন্তর আমি মহবিদ্ধে কহিলাম, ভগবন্! আমার সর্বাণের ত্বণ, লন্জার মন আকুল হইতেছে, অন্তি অত্যুক্তই পরিপ্রান্ত; এ অবন্ধার সকল কথার উল্লেখ করা সম্ভবপর হইবে বি তথাচ কহি, শ্নন্ন। একদা জটার, ও আমি ইন্দ্রবিজয়গর্বে স্ফাত হইয়া বিশ্বেরর বার্যা পরাক্ষার উৎস্কে হই। স্থির হইল, অন্ত না ৰাইতে, অনুসা স্থের সমিহিত হইব। পরে কৈলাসবাসী মহর্ষিগণের অগ্রে পণ করিমা, ন্থার সামহিত হইব। পরে কৈলাসবাসী মহর্ষিগণের অগ্রে পণ করিমা, ন্থার পরিধানপ্রেক ব্রগণং আকাশে উটিলাম। দেখিলাম, পৃথিবীতে নগরসকল রথচকের ন্যার ক্রে হইয়াছে, কোথাও বাদ্যধনিন, কোথাও ভ্রণরব, এবং কোথাও বা গারিকারা রক্তান্বর পরিধানপ্রেক স্পাতি করিতেছে। আমরা ক্রমণঃ উথের চলিলাম। বোধ হইতে লাগিলা, প্থিবীর বন শান্ত্রের ন্যায়, শৈল উপলের ন্যার, নদী স্তের ন্যায়, এবং হিমালয়, বিশ্ব্য ও স্মের, প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্বত স্রোবরস্থ হস্তীর ন্যায় রহিয়াছে। আমরা গলদঘর্ষ কলেবর, একাশ্তই পরিস্থান্ত হইয়াছি, দার্ণ মোহ আম্যাদিগকে অভিভৃত করিল। উভরে দিক্তান্ত, মহাপ্রলয়কালে ব্রন্ধান্ত ত নন্ট হইবে, কিন্তু তথনই বোধ হইতে লাগিল, বেন সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়াছে। পরে আমরা বহু প্রয়াসে মন ও চক্ষ্য সন্ধানপ্রেক স্বাদেবকে দেখিলাম; স্ব্র্য প্রিবার ন্যায় প্রকাণ্ড।

অনশ্তর জটায়া, ঐ জ্যোতির্য-ডল নিরীক্ষণ করিবামার আমাকে বলিবার অবকাশ না পাইয়াই কটিতি আকাশ হইতে প্রচাত হইলেন। তম্পর্শনে আমি শীয় অবতরণ করিয়া পক্ষপটে আরা উহাকে আবরণ করিলাম। তথন জটায়া স্বের্বর প্রথর উত্তাপে দশ্ধ হইলেন না সত্যা, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াসে আমারই পক্ষ ভসমসাং হইয়া গেল। অন্মান করিলাম, জটায়া জন-ম্থানে পড়িলেন, আর আমি দশ্ধপক্ষ ও অকর্মণ্য হইয়া এই বিন্ধ্যাচলে পড়িলাম। তপোধন! আমার রাজ্য নাই, প্রাত্বিরোগ ঘটিয়াছে, নিজেও দ্বেল;

অতঃপর আমি মরিবার কামনায় এই গিরিশ্ভ্গ হইতে শরীরপাত করিব।

ষিষ্ণিতম স্পা। বানরগণ! আমি ভগবান্ নিশাকরকে এই কথা বলিয়া দ্বংখাবেশে রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর মহার্ষ মাহার্তকাল ধ্যান করিয়া আমায় কহিলেন, বিহুজ্গ! তোমার অজ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, সমস্ত পক্ষই উদ্ভিন্ন ইইবে, নেত্রের জ্যোতি বিকাশ পাইবে এবং দৈহিক বলবার্য রে বিধিত ইইবে। কিন্তু দেখ, আমি প্রাণে শ্নিয়াছি এবং তপোবলেও দেখিলাম, ভবিষাতে একটি প্রকান্ড ব্যাপার ঘটিবে। ইক্ষাকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে এক প্রে জন্মিবেন। সেই সভাবার পিতার আদেশে দ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইবেন। স্রাস্ক্রের অবধ্য রাক্ষ্মরাজ রাবণ জনস্থান ইইতে তাঁহার ভাষা জানকারে অপহরণ করিবে, এবং উহাকে ভক্ষা ভোজ্য প্রভৃতি নানার্প প্রলোভনে ভ্লাইবার চেন্টা করিবে; কিন্তু ঐ বর্ণান্বনী অতি গভার দ্বংথে নিমন্দ, নিরবজিল অনাহারেই থাকিবেন। পরে ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য প্রমান্ন প্রেরণ করিবেন, কিন্তু তিনি, যে অল্ল অম্ভকন্প দেবন্দ্রেজ, তাহা পাইয়া এবং উহা ইন্দ্রই পাঠাইয়াজের জানিতে পারিয়া, উহার অগ্রভাগ গ্রহণপূর্বক এই বলিয়া ভ্তেলে রাথিকের স্বামার স্বামী ও দেবর



এক্ষণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন, আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অল।

অনন্তর রামদতে বানরগণ নিযুক্ত হইয়া এই স্থানে আসিবে। বিহুলা। তুমিই তাহাদিগকে জানকীর উদ্দেশবার্তা কহিবে। অতঃপর আর কুরাপি যাইও না, এইরূপ অবস্থা সভেই বা কোখার বাইবে? তুমি দেশকালের প্রতীক্ষা কর, পক্ষাব্য় অবশ্যই উঠিবে। আমি আজই তোমার অংগ পক্ষসংযোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি এই স্থানে থাকিয়া সেই দূই রাজকুমারের কার্য করিবে; রাহ্মণ, গ্রুর্, মুনি, ইন্দ্র ও জনসাধারণের শৃভ সাধন করিবে, এইজনাই বিরত হইলাম।

বানরগণ! তৎকালে তত্ত্দশী নিশাকর আমার এইরপে কহিয়া আমল্যণ-প্রেক আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে আমি একবার রাম ও ক্ষম্যুণকে দর্শন করিব; দীর্ঘ জ্বীবন ভোগ করিতে আর আমার বাসনা নাই; আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

তিবল্ডিতম স্থা । বানরগণ । অনুভ্র আমি গারিগাহার হইতে কথণ্ডিং নিজ্ঞানত হইয়া এই শিখরে তোমাদিগারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। এ বলিতে কি, আজ আট সহস্র বংসর অতীত হইল, আমি মহবির কথাত স্থান্ত স্থান্ত করিয়া দেশ-কালের মুখাপেকার আছি। তিনি মহাপ্রপান অপ্রায়পূর্ব ক ক্র্ণারোহণ করিলে, আমার মনে নানারণে বিতক উপান্ধিত হয়া আমি অবন্ধানেগালো বারপারনাই সন্তণত হই; আমার কথন কথন প্রাথমিকার ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু আবার মহবির কথা সমরণ করিয়া বিরত হইয়া ক্রিটি তিনি আমার প্রাণ রক্ষার জন্য যেরপে বৃন্ধি দিয়া যান, দীপত দীপানিকা যেমন অন্ধ্রুর নিরাস করে, তদ্রপ উহা আমার দ্বংখসমাদের দ্র ব্রিটিছে। বানরগণ! আমি রাবণের বলবীর্য জানি, কিন্তু তংকালে প্র স্কুর্বিভিছে। বানরগণ! আমি রাবণের বলবীর্য জানি, কিন্তু তংকালে প্র স্কুর্বিভিছে। বানরগণ বিক্ষেদ ব্রিয়াছে, সে সিম্পুণের মুখে এ-কথা শ্রিনরাছিল, এবং স্বরংও জানকীরে আত্নাদ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু দশরথস্নেহে যে কার্য আমার অবশ্যই কর্তব্য, স্কুপান্ব তাহা করে নাই।

সম্পাতি বানরগণের সহিত এইর্প কথাপ্রসংগা আছেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার পক্ষ উথিত হইল। তিনি আপনার সর্বাঞ্চা রন্তবর্গ পক্ষে আবৃত দেখিয়া একাশ্তই হ্র্ট হইলেন, কহিলেন, বানরগণ! দেখ, মহর্ষির প্রসাদাং আমার এই দম্ধ পক্ষ প্রেবার উশ্ভিন্ন হইল। যোবনে বের্প বলবীর্য ছিল, এক্ষণেও আবার তাহাই অন্ভব করিতেছি। তোমরা বন্ধ কর, সীতালাভ তোমাদিগের অবশ্যই ঘটিবে; আমার এই পক্ষোশ্ভেদেই কার্যসিন্ধির বিশ্বাস জন্মাইতেছে। এই বলিয়া বিহলরাজ সম্পাতি পক্ষের বল ব্রিবার জন্য আকাশপথে উন্ভবন হইলেন।

তখন বানরগণ সম্পাতির কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া জ্ঞানকীর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত প্রন্বেগে দক্ষিণ দিকে বাইতে লাগিল।

চ্ছুং**ৰভিডম সর্গা। বানরেরা রুমশঃ সম্**প্রত**ীরে উপস্থিত। দেখিল, সম্**প্রবক্ষে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



গ্রহনক্ষরগণের প্রতিবিশ্ব কৃষ্টিত হইরাছে। উহারা গিরা সাগরের উত্তর দিকে দকন্ধাবার স্থাপন করিল মিন্সমন্ত্র আকাশের ন্যায় অপার; পাতালবাসী দানবসমূহে পূর্ণ; কোথাও পর্বতিপ্রমাণ জলরাশি স্বারা আলোড়িত হইতেহে, কোথাও যেন নিচ্নিত, কোথাও বা যেন ক্লীড়া করিতেছে। উহারা ঐ রোমহর্বণ সম্ভ্রু দেখিরা কিংকতবিয়বিষ্টে হইরা রহিল।

তন্দর্শনে মহাবীর অভগদ উহাদিগকে আখ্বাসকর বাক্যে কহিলেন, ফিপিগণ! কাতর হইও না, বিষাদ নিতাশত দোধাবহ; জুন্ধ ভ্রুজণা ধেমন বালককে নন্ট করে, সেইর্প বিষাদ সকলকে নন্ট করিয়া থাকে। দেখ, যে ব্যক্তি বীরম্ব প্রকাশের সময় বিষয় হয়, সে নিস্তেজ, তাহার প্রেয়ার্থ নন্ট হইয়া শার।

পর্যদিন মহবেরীর অভগদ বৃদ্ধ বানরগণের সহিত সাগের লভ্যনের মন্দ্রণা আরুভ করিলেন। তথন স্বুরসৈন্য যেমন ইন্দ্রকে, সেইর্প বানরসৈন্য চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে বেভন করিল। অভগদ ও হন্মান ব্যতীত ঐ সমস্ত বীরকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখিতে আর কাহারই সাধ্য ছিল না। পরে অভগদ সকলকে সম্বিত সম্মানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ! বৃদ্ধ বানরগণ! বল তোমাদিগের মধ্যে কোন্ মহাবীর এই শত যোজন সম্দ্র লভ্যন করিবেন? কে কপিরাজ স্থাবৈর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া দিবেন? কোন ব্যক্তি যুপপতিগণের ভয় দ্র করিবেন? আমরা কাহার অনুগ্রহে গৃহহ গিয়া স্থে স্থীপ্রকে দেখিব? এবং কাহার অনুগ্রহেই বা হৃষ্ঠমনে রাম লক্ষ্মণ ও স্থাবির নিকটে

ষাইব? তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ সমৃদ্ধ লণ্যনে সমর্থ হন, তিনি শীন্নই আমাদিগকে এই বিপদে অভয় দান কর্ন।

বানরেরা মহাবীর অভগদের বাক্য শ্রবণে নীরব হইল; সৈন্যগণ নিশেচন্ট হইরা রহিল। তদ্দর্শনে অভগদ প্রবার কহিলেন, দেখ, তোমরা সংবংশোৎপল্ন বীরাগ্রগণ্য ও বহুমানাস্পদ, তোমাদিগের গতি কুরাপি প্রতিহত হয় না। এক্ষণে কে কির্পু গমন করিতে পার, বল।

পশুর্ষ ভিতম সর্গা। অনন্তর বানরেরা অনুক্রমে স্ব-স্ব গতিশক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল। গয় কহিল, আমি দশ ষোজন বাইব। গবাক্ষ কহিল, আমি বিংশতি বোজন লম্ফ প্রদান করিব। শরভ কহিল, তিংশং যোজন আমার পক্ষে পর্যাপত। খবভ কহিল, অর্মি চন্ত্রারংশং যোজনেও পরাঙ্ম্ব নহি। গণ্ধমাদন কহিল, আমি স্কৃতিত যোজন পর্যাপত সাহসা হই। স্কৃষণ কহিলেন, আমি অশীতি যোজন গমন করিব।

অনশ্তর বৃত্থ জাত্বনে সকলকে সম্মানপ্র'ক কহিলেন, দেখ, প্র'ব আমাদিগের বিলক্ষণ গতিশক্তি ছিল। একশে ক্রের্ বৃত্থ হইয়াছি, তথাচ উপস্থিত কার্যে কিছুতেই উপেকা করিতে পারি সা। বাহাই হউক, ইদানীং আমার যের্প গতিশক্তি আছে, কহিতেছি, বুলি আমি এখনও নবতি বোজন গমন করিতে পারি; কিল্ডু ইহাই যে আলা বিক্রমের পরাকান্তা, এর্প ব্রিও না। প্রে দানবরাজ বালর যজে সম্ভাবন বিক্রু স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আল্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সমর আমি তৃত্তিক প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। এখন আমি বৃত্থ, গতিশক্তিও আর তাদ্শ বৃত্তি যোকনকালে আমার বলবার্ব অতি অল্ডুতইছিল। সম্প্রতি আমি এই জিলে বাইতে পারি, কিল্ডু ইহাতেও কার্যসিন্ধি হইতেছে না।

অনন্তর সূবিজ্ঞ অর্ণ্যদ বৃদ্ধ জান্ববানকৈ সন্ধানপূর্বক উদার বাক্যে কহিলেন, বীর! আমিই এই বিস্তীর্ণ শত বোজন সমৃদ্র পার হইতে পারি, কিন্তু আমার প্রত্যাগমনের শক্তি আছে কি না, সন্দেহস্থল।

তখন জান্ববান কহিলেন, রাজকুমার! তোমার গতিশক্তি যে অসাধারণ, আমি তাহা জানি। তুমি সহজে শত সহস্ত যোজন গমনাগমন করিতে পরে: কিন্তু তোমার পক্ষে ইহা উচিত হইতেছে না। প্রভ্ই আজা দিবেন, তহিকে আদেশ করিতে কাহার সাধ্য আছে? আমরা তোমার ভ্তা, তুমি আমাদিগের ভার্যার তুকা, কেবল প্রভাবে বিরাজ করিতেছ। প্রভ্ যে সৈনোর পক্ষে ভার্যা-নির্বিশ্যে পালনীয়, পর্বাপর এইর্প প্রাসিম্থিই আছে। দেখ, আমরা যে কার্য উদ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, তুমি তাহার মলে; কার্যবিদ্দিগের নীতিই এই যে, কার্যম্ব অগ্রে ক্ষা করা কর্তব্য; মূল থাকিলে সকল ফলই সিম্ম হইয়া থাকে। বংস! তুমি আমাদিগের গ্রুহ ও গ্রুপ্র, আমরা তোমাকেই আশ্রয় করিয়া কার্য সাধন করিব।

তখন অংগদ কহিলেন, বার! যদি আমি না যাই, যদি আরে কেহই না গমন করেন, তবে প্রবার সকলের প্রায়োপবেশন কবাই কর্তব্য হইতেছে। দেখ, সংগ্রীবের আজ্ঞা পালন না করিলে আর কাহারই নিস্তার নাই। তিনি প্রসায়তা প্রদর্শন করিতে পারেন, এবং অতিমাত্ত ক্রোধাবেশ প্রকাশেও সমর্থ; আমর।

অকৃতকার্য হইয়া গেলে, তাঁহার হদেত নিশ্চয়ই মরিব। বাহা হউক, এক্ষণে যের্পে এই সমন্দ লঙ্ঘন করা যায়, তুমি ভ্রোদর্শনবলে তাহারই উপায় স্থির কর।

তখন জাম্বরান কহিলেন, অধ্যদ! তোমার বীরকার্যের কিছ্মান অধ্যহানি হইবে না। এক্ষণে বাঁহার বলে এই কার্য স্কেশন হইবে, দেখ, আমি তাঁহাকেই নিয়োগ করিতেছি।

ষট্যান্টিতম স্বর্গ । অনশ্তর মহাবীর জাম্ববান ঐ সমস্ত বিষয় বানরসৈন্যকে নিরীক্ষণপূর্বক সর্বশাস্ত্রনিপণ্ণ হন্মানকে কহিলেন, কপিপ্রবীর! তুমি কি জন্য একান্তে মৌনাবলন্বন করিয়া আছ? এবং কেনই বা বর্তমান প্রসংগ্য বাকা-স্ফাতি করিতেছ না? তুমি সর্বগাণে সংগ্রীবের অন্তর্প, এবং তেজ ও বলবিক্তমে রাম ও লক্ষ্যণেরই তুল্য হইবে। বেমন বিহগজ্যাতির মধ্যে গর্ভ শ্রেষ্ঠ, সেইর্প বানরগণের মধ্যে তুমিই উৎকৃত। আমি এমন অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ মহাবল গর্ভ সাগরগর্ভ হইতে ভূষিণ অজগরসকল উন্ধার করিতেছেন। তাঁহার পক্ষাব্রের বের্প বল, তোক্ষ্য ভ্রুত্বগ্রাণেরও সেইর্প হইবে। তুমি বল বৃন্ধি ও তেজে সর্বাপেক্ তিনিশেষ; এক্ষণে বল, কিজন্য উদাসীন হইয়া আছ?

বীর! একলে আমি একটি প্রক্রান্ট উল্লেখ করিতেছি, শান। পূর্বে প্রক্রিকল্পলা নাম্নী এক অপ্সেরা হিন্তুন। উহার অপর নাম অঞ্জনা। তিনি কিপরাজ কেসরীর ভার্যা ও কুঞ্জবের স্থিত। সর্বাঞ্চমস্করী আজনা চিলোক-বিখ্যাত; প্রিবীতে তাঁহার বিশ্বী রূপবতী আর ছিল না। তিনি কেবল অভিশাপগ্রুত হইয়া বানকুই কর্ম, কিম্তু দেবভাব স্বাভাবিক হওয়াতে ইছোন্র্পের্পও ধারণ করিতে পারিতেন।

একদা অঞ্চনা রূপযোঁবনসম্পক্ষা মানবাঁ হইয়া মেঘ৸্যমল শৈল্লিখরে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার অঞ্চপ্রত্যাঞ্চো বিচিত্র অঞ্চন্দর, কন্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্যা, এবং পরিধান উপান্তরন্ত পাঁত বন্দ্র। বায়ু ঐ বিশাল্ললোচনা অঞ্চনার বসন অলেশ অলেশ অপহরণ করিলেন এবং তাঁহার নিবিড় জ্বন, স্ক্রের কটিদেশ, স্কুকঠিন দতন ও স্কুচার, মুখপ্রা দশনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আলিংগন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্চনা এই ব্যাপার দশনে তটন্থ, কহিলেন, বল, কে আমার এই প্যতিব্রতা ধর্ম নণ্ট করিতেছ?

অনশ্তর বার্ কহিলেন, স্বন্ধরি! ভর নাই। আমি ত্যোমার কোনরপে অনিন্ট করিতেছি না, কেবল তোমার আলিন্সানপূর্বক সন্কল্পমাতে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার গর্ভে একটি ব্লিখমান ও মহাবল প্র জন্মিবে। সে গতিবেগে আমারই অন্ত্র্প হইবে।

বীর! তখন অঞ্চনা বায়রে এই কথার পরিতৃষ্ট হইরা তোমাকে গিরি-গ্রেতেই প্রসব করিলেন। ভূমি জ্যুতমাত্র অরণামধ্যে অর্ণদেবকে উদিত দেখিয়া, ভক্ষ্য ফল বোধে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে উত্থিত হও। ঐ সমর ভূমি তিন শত যোজন উধের উঠিয়ছিলে, কিন্তু সূর্বের প্রখন জ্যোতিতে কিছুমাত্র বিষয় হও নাই। পরে স্বেরাজ অন্তরীক্ষে তোমার মহাবেগে যাইতে দেখিয়া অতিশয় জুন্ধ হন এবং তোমার উপর সতেজে বন্ধু নিক্ষেপ করেন। ভূমি ঐ বক্সপ্রহারে

শৈলশিখরে নিপতিত হও এবং তোমার বামপাশের্বর হন্ত ভক্ন হইয়া ষায়। বীর! তদর্বাধ তোমার নাম হনুমান হইয়াছে।

অনন্তর বার্ তোমার এইর্প পরাভব দ্টে একাল্ড রোষাবিদ্ট হইয়া স্তব্ধভাব আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মান্ডের ভাবং লোক অস্থির হইয়া উঠিল, দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন এবং বার্কে প্রসম করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, আমার বরে এই পবনকুমার বৃদ্ধে অস্ক্রশান্তর অবধ্য হইবে। স্রেরাজ বজ্লাঘাতেও তোমায় জীবিত দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, আমার বরে এই বার্তনয় স্বেছাম্পুর অধিকার করিবে।

বীর! তুমি কপিরাজ কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়্র ঔরস পরে। তুমি তেজস্বী ও মহাবল, তোমার গতি কোথাও প্রতিহত হর না। এক্ষণে আমরা জীবনে নিরাশ ইইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সদৃদক্ষ ও গ্গেবান্; অতঃপর উত্থিত হও এবং সম্দুদ্ধ লাগ্যন কর। এই কার্য সাধারণের হিতকর। ঐ দেখ, বানরসৈন্য বিষয় হইয়া আছে। তুমি বিক্রম প্রকাশ কর, বল, কি জন্য উপেক্ষা করিতেছ?

সশ্তর্থিত ম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবার হন্মার বানরগণকে প্লেকিত করিয়া
সম্দ্র লংঘনের যোগ্য আকার ধারণ করিলেন তথন সমস্ত লোক, ভগবান্
বামনের হিলোক আক্রমণে যেমন বিক্সিত ইইয়ছিল, সেইর্প বানরেরা এই
ব্যাপারে যারপরনাই বিক্সিত হইল ক্রিমেন লাংগলে আস্ফালনপ্রেক তেজে
বার্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরের তিশশনে বাতশোক ও নির্ভায় হইল এবং
তাহার স্ত্তিবাদ ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। হন্মান গ্রেমধ্যে সিংহের ন্যায়
বেগে স্ফাত হইয়া বিধ্না স্ক্রিতে লাগিল। হন্মান গ্রেমধ্যে সিংহের ন্যায়
বেগে স্ফাত হইয়া বিধ্না স্ক্রিতে লাগিল। বানরেগণের মধ্য করিতে লাগিলেন, এবং লোমাণিত দেহে বানরগণের মধ্য হষ্টুতি সহসা গাত্রোখানপ্রেক বৃষ্ধবর্গকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, দেখ, যিনি পর্বত উৎপাটনপর্বেক ব্যোমমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি সেই বায়রে ঔরস পূত্র। আমার গতি কুর্রাপ প্রতিহত হয় না। আমি অবিশ্রানেত সহস্রবার গগনস্পশী সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিব; মহাসমুদ্রকে ভ্রজন্বয়ের আস্ফালনে ক্ষ্রভিত করিয়া সমস্ত লোক এবং পর্বাত নদী ও হ্রদ আম্লাবিত করিব। দেখিবে, আমার উরু ও জম্মার বেগে সমূদ্র নঞ্জুমভীরের সহিত উধের উঠিতেছে। আমি গগনপথে বিহগরাজ গর,ডুকে সহস্রবার অতিক্রম করিব, জনলত সূর্য উদয়গিরি হইতে অস্তাচলে উপস্থিত না হইতে তাঁহার সন্নিহিত হইব। এবং প্রন্বার ভূমি স্পর্শ না করিয়া ভীমবেণে ফিরিব: আমি গগনের গ্রহনক্ষরসকল উল্লেখ্যন, সাগর শোষণ, পৃথিবী বিদারণ ও পর্বাত নিশ্পেষণ করিব। আমার গমনবেগে বৃক্ষকতার নানাপ্রকার পর্বপ অন্সরণ করিবে এবং ব্যোমমধ্যে ছায়াপথের ন্যায় আমারও পথ দৃষ্ট হইবে। অতঃপর দেখাইব, আমি অসীম আকাশে কখন উত্থিত হইতেছি, এবং কখন বা পড়িতেছি। আমার আকার মহামের র ন্যায় প্রকান্ড; দেখিবে, আমি যেন গগনতল গ্রাস করিয়া বাইতেছি, এবং মেঘজাল ছিন্নভিন্ন করিতেছি। মহাবীর গরুড় ও বায়ুর যে শক্তি, আমারও তাহাই: সূতরাং ঐ দুইজন ব্যতীত আমার অনুসরণ করে, এমন আর কাহাকেই দেখিতেছি না। আমি মেঘমধ্যে তড়িতের ন্যায় ঝটিতি এই অবলম্বনশূন্য আকাশে বিস্তীর্ণ হইব। সাগ্রলংখনকালে



আমার রূপ গ্রিবিক্তম বিষ্ণারই অন্রূপ হইবে। বানরগণ! এক্ষণে হৃত্ট হও, আমি বৃদ্ধিবলে দেখিতেছি, এবং অনুমানও করি, নিশ্চয়ই জানকীরে নিরীক্ষণ করিব। আমার বেগ অতি অভ্তত; শত যোজন কি, আমি অযুত যোজনও যাইতে পারি। দেখিবে, আমি বজ্রধর ইন্দ্র বা ব্রহ্মার হস্ত হইতে অমৃত বীরদর্পে এই স্থানে আনিব, কিন্বা লঙ্কাপ্রী উৎপাটনপ্রবিক গমন করিব।

মহাবীর হন,মান এইর্প গঞ্জন করিতেছেন, বানরেরা বিস্ময়োৎফ, লল-লোচনে হ্ন্টমনে উ'হাকে দেখিতে লাগিল। তখন জাম্ববান উ'হার এইর্প



শোকনাশন বাক্য প্রবণে সন্তুণ্ট হইয় সিহলেন, বংস! তুমিই আমাদিগের দ্বংখসম্পর্য দ্র করিয়া দিলে। এক্স্কেট এই সমস্ত ভোমার হিতাকাঞ্চনী বানর মিলিত হইয়া ভোমার কার্যসিদ্ধির স্থামিত্ত মঞ্জলাচরণ করিবে। তুমি ঋষিগণের প্রসাদে ও আমাদিগের আশুরিকে সম্দূর লগ্যন করে। তুমি ষাবং না আসিবে, আমরা একপদে দাঁড়াইয়ে স্কিব। দেখ, ভোমার গমনেই আমাদিগের জাবিন সম্পূর্ণ নির্ভার করিভেছে

অনশ্তর মহাবীর হন্মান কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদ্রে মহেল্প পর্বত; উহার শিথরসকল স্দৃঢ় ও বৃহৎ: ধাতুরাগে রঞ্জিত ও বৃদ্ধে পরিপ্রে আছে; একণে উহাই লম্ফ প্রদানের সময় আমার বেগ ধারণ করিবে। এই বলিয়া তিনি ঐ পর্বতে আরোহণ করিলেন। উহার ইতস্ততঃ নানাপ্রকার পশ্পেকী; ম্গেরা তৃণাচ্ছর ভ্রির উপর বিচরণ করিতেছে: চতুর্দিকে ফলপ্রেপ লতাজাল ও প্রপ্রবণ; সিংহ, ব্যাঘ্র ও মত্ত হস্পিকল ব্যথে ব্যথে যাইতেছে এবং বিহণেগরা সংগতি করিতেছে। মহাবল হন্মান ঐ পর্বতের শৃত্য হইতে শৃত্যান্তরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। মহেল্ড তাঁহার ভ্রুক্তবলে নিপর্টিড়ত হইয়া সিংহসমারালত মাতত্বের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। সর্বত্র ম্গপক্ষী স্পান্তক, প্রস্তরস্ত্রপ প্রক্ষিক্ত এবং বৃক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল। পান্সেক্ত গল্ধবিমিথনেও বিদ্যাধরগণ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিল। বিহন্ধেরা উজ্ঞান হইতে লাগিল; উরগগণ গর্তুমধ্যে লীন ক্ইল; অনেকে দীঘিনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অর্ধ নিঃসৃত হইয়া, পর্বতের পতাকাশ্রী সম্পাদন করিল। ঋষিগণ ভীত হইয়া নিবিড় অরণ্যে অবসন্ধ সার্থাশূন্য পথিকের ন্যায় পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতাবসরে মহাবীর হন্মান বেগ প্রদর্শনের জন্য মনে মনে লংকা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

প্রথম সর্গ । অনন্তর মহাবীর হন্মান জানকীর উদ্দেশ্যে ব্যোমপথে বাইবার সংকলপ করিলেন। তিনি এই দ্বুকর কর্ম নিবিঘ্যে সম্পন্ন করিবার জন্য গ্রীবা ও মহতক উত্তোলন করিয়া ব্যভের ন্যায় শ্যোভিত হইলেন এবং সলিলশ্যামল তৃণাচছন্ন ভ্প্তে দৈবরপদে গমন করিতে লাগিলেন। তংকালে ঐ মহাবল
গবিত সিংহের ন্যায় মৃগসকল দলিত এবং বক্ষের আঘাতে পাদপদল ভগ্ন
করিয়া পক্ষিগণকে একান্ত শহ্নিত করিয়া তুলিলেন। মহেন্দ্র পর্বতে নানার্প
ধাতু, তংসম্পন্ন স্বভাবজাত ও নির্মাল, ইতস্ততঃ নীল, রক্ত ও পাটল রাগ বিস্তার
করিতেছে। তথায় স্রপ্রভাব স্বর্প যক, কিল্লর ও গন্ধর্বগণ উল্জ্বলবেশে
নিরন্তর রহিয়াছেন। হন্মান উহার নিন্নদেশে দন্ডারমান হইয়া হুদমধ্যস্থ
মাত্রণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনশ্বর তিনি স্থা, ইণ্যা, স্বয়শ্ত্ বায়্ ও ভ্তগণকে কৃতাঞ্জালপ্রটে অভিবাদনপ্রক পিতা প্রনক্তে পশ্চিমাসো বন্দনা করিলেন এবং রামের অভ্যুদর-কামনায় পর্বকালীন সম্দ্রের ন্যায় বিধিক ক্রতে লাগিলেন। বানরগণ চতুদিক হইতে বিশ্ময়বিশ্যারিত নেয়ে উহারে ক্রেমাণ; তিনি করচরণে পর্বতক্ষে স্দৃদ্রর্গ ধারণ করিলেন। তাহার দেহ অভ্যুমণ ; তিনি করচরণে পর্বতক্ষে স্দৃদ্রর্গ ধারণ করিলেন। গিরিবর মুক্রের তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। ব্রেকের প্রণ্ডেসকল পতিত হইতে ল্লিলা। ঐ সমশ্ত স্গান্ধি প্রণ সর্বত্র সমাকীর্ণ হওয়াতে পর্বত বেন বিশাদন করিতেছেন; মহেল্র মদমন্ত মাতশ্বং জলধারা প্রবাহিত করিতে মান্দান। উহার কোন স্থানে স্বর্গের প্রভা, কোথাও রক্ততের আভা এবং কোথাও বা কল্জলের কৃষ্কান্তি; কিন্তু ঐ প্রবল জলস্তোতে সমশ্তই বিপর্যস্ত হইয়া গেল। মনঃশিলার সহিত বিশাল শিলা স্থালিত হইতে লাগিল; স্তরং শৈল জনলা-করলে বহির ধ্মাশার নায়ে নির্মাক্ষিত হইল। গহরক্ষ জনিকাং শৈল জনলা-করলে বহির ধ্মাশার নায়ে নির্মাক্ষিত হইল। গহরক্ষ জনিকান্ত্রণ বিকৃত্স্বরে চাংকার আরম্ভ করিল; দিক্দিগ্রত প্রতিধানত হইয়া উঠিল; উরগগণ স্বাস্ত্রিচিত্তিত স্থলে ফণমন্ডল উরোলন করিয়া, ক্রোধভরে ঘার অনল উল্যারপ্রেক অনবরত শিলা দংশন করিতে লাগিল। শিলাসকল ঐ বিষান্ত স্বর্গতে খন্ড খন্ড হাল হইলেও তৎসম্দ্র আর বিষের উপশাম করিতে পারিল না।

অনশ্তর মহবিগণ অকসমাং এই লোমহর্ষণ কান্ড উপস্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, ব্রিঝ ব্রহ্মরাক্ষসেরা এই পর্বত বিদার্গ করিতেছে। এই ভাবিয়া সকলে ভর্মবিহ্নল চিত্তে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাধরগণ পানভ্মিস্থ স্বর্ণাসন, স্বর্ণপাত্ত, স্বর্ণকমন্ডল্ব, স্বাদ্ লেহন-দ্রব্য, বিবিধ মাংস, আর্যভ চর্ম ও স্বর্ণম্বিট খল্প পরিত্যাগপ্রক প্রমদাগণের সহিত ভীতমনে ধ্বেমান হইলেন। ক্মণীগণ হার ন্পার ও কেয়্র ধারণপা্রক রক্তমাল্য ও বক্তচন্দনে বেশ রচনা করিয়া মদরাগ-লোহিত্লোচনে বিহার করিতেছিল। ইত্যবসরে উহারা সহসা এই অভ্যুত ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া স্ব-স্ব নায়কের সহিত গগনমার্গে আরোহণপ্রক হর্ষ ও বিস্ময়ভরে সমস্ত প্রভাক্ষ করিতে লাগিল। মহির্যিগণ মিলিত হইয়া পরস্পর এই প্রকার জলপনা আরুভ করিলেন, এই পর্বভিপ্রমাণ মহাবীর হন্মান মহাবেগে শতবোজন সম্দ্র লগ্যন করিবেন। ইনি রামের ও বানরগণের শ্ভ্সভকলেপ অতি দুক্তর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া এই অপার সম্দ্র অনায়াসে পার হইবেন।

তখন বিদ্যাধরগণ মহবিদিগের মুখে এই কথা শ্নিয়া একানত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পর্বতোপরি হন্মানকে বারংবার নিরীকণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঐ প্রদীশ্তপাবকতুল্য মহাবদ ধন ঘন কশ্পিত হইতেছেন এবং সর্বাপোর রোমস্পন্দনপ্রেক জলদগন্তীররবে গর্জন করিতেছেন। তাঁহার লাপানে অনুক্রমে বর্তুল ও লোমে আচ্ছন্ন। তিনি লম্কপ্রদান করিবার সংকল্পে উহা উধের নিক্ষেপ-প্রেক পৃষ্ঠদেশে মহা্মর্হ্ন আস্ফালন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন বিহুগরাজ গরুড় একটি ভবিণ অজগরকে লইরা প্রস্থান করিতেছেন।

অনশতর ঐ মহাবীর, অর্গলাকার ভ্রুদেশ্ড পর্বতের উপর দ্ট্রুপে স্থাপন করিলেন; পদযুগল সংকৃচিত করিয়া, জ্রোড়দেশ্রে সর্বাণ্য আকুওন করিয়া লইলেন এবং গ্রীবা ও বাহুদ্বর ধর্ব করিয়া তেল জ বলবীর্বে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। তাহার দ্ভিট নিরশ্তর উর্বে; তিন হুদরে প্রাণরোধপ্রেক নির্বিচ্ছন গ্রমণথ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন প্রকৃত লম্ভপ্রদানের ইচ্ছায় কর্ণসভ্কোচ করিয়া বানরগণকে কহিলেন, দেখ, অনুকৃতি সাম রামের শরদশ্ভের ন্যায় বায়্বেশে রাবণরিক্ষত লংকায়া গ্রমন করিব। স্থিতি তথার জানকীর দর্শন না পাই, তবে এই বেগেই দেবলোকে উপন্থিত হইবা ধাদ লে স্থানেও কৃতকার্য না হই, তবে লংকাপ্রেরী উৎপাটনপ্রেক ক্রিয়াজ রাবণকে বন্ধন করিয়া আনিব।

এই বলিয়া ঐ মহাব্দিই গর্ডের ন্যায় বেগ প্রদর্শনপূর্বক অকাতরে লম্ফ্রপান করিলেন। পর্বতম্প বৃক্ষসকল শাখাপ্রশাখা সংকৃচিত করিয়া চতুদিক হইতে উ'হার সহিত মহাবেগে উস্থিত হইল। বৃক্ষসমূহে নানাপ্রকার প্রক্প, বিহপোরা উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। হন্মান গমনবেগে ঐ সকল বৃক্ষ সমাভিব্যাহারে লইয়া নিমল ব্যোমপথে যাইতে লাগিলেন। তখন স্বজনগণ যেমন স্দ্রেগামী বন্ধরে এবং সৈনোরা বেমন নৃপতির অন্সমন করে, সেইর্প শাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষসকল মৃহ্ত্কাল উ'হার অন্সমণ করিল। ঐ সময়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্ব'তপ্রমাণ হন্মান প্রুপ অঞ্কুর ও কলিকায় সমাকীর্ণ হইয়া খদ্যোতপরিবৃতি শৈলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সারবং বৃক্ষসকল স্থালিতবেগে প্রম্পভার পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষ-চেছদনভয়ে পর্বতের ন্যায় সাগরজলে নিমণ্ন হইল এবং প্রুপরাশি লঘ্যুবশতঃ ক্রমশঃ আসিয়া পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাসমনুদ্র ঐ সমস্ত স্কান্ধ বিচিত্ত পর্তেপ সর্বত্ত পরিব্যাণ্ড হইয়া বিদ্যুৎমণ্ডিত মেঘ ও নক্ষর্থচিত আকোশের ন্যায় দৃষ্ট হইল। হন্মানের বাহ্যবয় অন্বরতলে প্রসারিত, তংকালে উহা গিরিবিবরনি:স্ত পণ্ডম্থ উরগের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ বীর যেন তরপাসপ্রুল মহাসম্ভূতে এবং অসীম আকাশকে পান করিবার জন্য যাইতেছেন। তাঁহার নেরুদ্বর পিজাল ও বিদান্তের ন্যায় উল্জন্ত্র, উহা পর্বতোপরি প্রজ্বলিত অনলবং প্রকাশিত হইতেছে এবং পরিবেষভীষণ চন্দ্রস্থেরি ন্যায় নিতান্ত দ্বনিরিক্টা হইয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডব চ্ছেবর্ণ, উহা রম্ভনাসিকা-সংযোগে যেন সন্ধ্যারাগে ভাস্করের প্রভা বিক্তিয়া করিতে লাগিল। উ'হার সংবোগে বেশ সম্বানাগে ভাস্করের প্রভা । ব্রুছ্টের কার্যের নালাগ । ডাইর লাগ্যাল উধের উচ্ছিত্রত, উহা ইন্যুধ্বজের নাম্প্র শোভা ধারণ করিল। তিনি ঐ লাগ্যালচকে বেণ্টিত ইইয়া জ্যোতিশ্চক্ত্রির স্থার নায়ে নিতাল্ড ভীমদর্শন ইইলেন। উহার কটিতট সমাক বিলাহত, স্ত্রাং পর্বত যেমন দলিত ধাত্যারা শোভা পায়, তিনি বেইছিসই শোভিত ইইলেন। উহার কক্ষ্যাল্ডর-গত বায়্ম জলদবং গম্ভীররবে প্রেন করিতেছে। উল্লা যের্প উত্তর দিক ইইতে নিঃস্ত ইইয়া গগনে লাক্ষ্যের নিরীক্ষিত ইয়, ইন্মান ঐ স্কার্থ লাগ্যাল न्वाরा সেইর্পেই দৃষ্ট 😿 দেন। তাঁহার দেহ উধের এবং ছায়া সম্প্রকে; স্কুতরাং তিনি বায়ুবেগপ্রেরিত নৌ-যানের ন্যায় যাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সম্বের যে-যে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিলেন, সেই-সকল স্থান উ'হার গতিবেগে উন্মন্তের ন্যায় অনবরত তরণগ আম্ফালন করিতে লাগিল। তিনি শৈলবং বিশাল বক্ষে সাগরের উমিজাল প্রতিহত করিয়া মহাবেগে যাইতেছেন। একে উ'হার দেহবায়ু নিতান্ত প্রবল, তাহাতে আবার মেঘবায়ু উখিত হইয়াছে, স্তরাং ঐ গভীরনাদী সম্ভু যারপরনাই বিচলিত হইয়া উঠিল। হন্মান গতিবেগে উহার বৃহৎ বৃহৎ তরজাসকল আকর্ষণপূর্বক প্রিবণী ও অন্তরীক্ষকে যেন পৃথক নিক্ষেপ করিয়া ষাইতেছেন। বোধ হইল, তৎকালে তিনি মের্-মন্দরাকার উমিজাল একাদিক্রমে গণনা করিতেছেন। ঐ সমস্ত উমি হন্মানের বেগে মেঘপথ পর্যনত উত্থিত হইয়া আকাশে প্রসারিত শারদীয় জলদের ন্যায়

দৃষ্ট হইল। তথন বস্থাপকর্ষণে সমগ্র অবয়ব যেমন স্কুস্পট দেখা যায়, তদুপ সম্দুদ্ধর জীবজন্ত্রগণ সম্পূর্ণ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। উরগগণ ব্যোমমার্গে হন্মানকে গমন করিতে দেখিয়া বিহগরাজ গর্ভবোধে যারপরনাই ভীত হইল। ঐ মহাবীরের ছায়া দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, বেগপ্রভাবে উহা অতি স্কুশ্য হইয়া উঠিল। ছায়া সততই তাঁহার অনুগামিনী, উহা সম্দুরক্ষে নিপতিত হইয়া স্বত্ছ মেঘগ্রেণীর নায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি নিরবলম্ব আকাশে সপক্ষ পর্বতবং যাইতেছেন। তাঁহার গমনবেগে মেঘ হইতে বারিধারা নিঃস্ত হইয়া সম্দুকে যেন পয়ঃপ্রণালীর অনুরূপ করিয়া তুলিল। ঐ মহাকায় মহাবল নানা বর্ণের মেঘ আকর্ষণপূর্বক কখন ভীমবেগে বায়র নায় এবং কখন বা পক্ষিমার্গে গর্ভের নায় চলিয়াছেন। তিনি গতি-প্রসংগ্র একবার মেঘের অন্তরালে আবার বহিভাগে, স্ত্রাং তংকালে প্রত্রে ও প্রকাশিত চন্দের নাায় যায়পরনাই শোভিত হইলেন।

তথন দেবতা ও গণ্ধবেরা হন্মানকে এই অভ্তুত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রৃত্পবৃত্তি করিতে লাগিলেন। স্বাদেব উত্তাপদানে বিরত হইলেন। বায়্ দিনশ্বল্লোতে বহিতে লাগিলেন। নাগা কক ও রাক্ষসেরা ঐ মহাবীরকে অপরিপ্রান্ত দেখিয়া স্তৃতিবাদ আরুভ করিলেন আবিগণ উ'হার ভ্রুসী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাসমূল ক্রিন্সানকে সাহাযা না করি, তবে নিশ্চয়ই লোকে আমার অবশ ভোকাত করিবে। ইক্ষ্মকুরাজ সগর আমাকে সংবর্ধিত করিয়য়ছেন, এই মহাবীর ক্রিই ইক্ষ্মকুবংশের পরম সহায়। এক্ষণে যাহাতে ই'হার প্রান্তি দ্রে হয় তালিই আমার কর্তব্য হইতেছে। ইনি গতক্রম হয়য়া গণ্ডবা পথের অবশেষ ক্রিব্যা সাললমণন কনক্ষয় মেনাককে কহিলেন,

সমূদ্র এইর্প স্থাতি সরিয়া সলিলমণন কনকময় মৈনাককে কহিলেন, মৈনাক! স্বরাজ ইন্দ্র প্রতিলিবাসী অস্বগণের সঞার রোধ করিবার নিমিন্ত তোমাকে অর্গলন্বর্প স্থাপন করিয়াছেন। তুমিও ঐ সকল দৃষ্টবীর্য দ্রাত্মাদিগের প্নর্ত্থানে ব্যাঘাত দিবার জন্য অতলস্পর্শ পাতালের নির্গামন-ন্বার অবরোধ করিয়া আছ। তোমার শক্তি অতীব অন্ত্ত্ত। তুমি সর্বতোভাবে বিধিত হইতে পার। একণে এই জনাই আমি তোমায় নিয়োগ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে সমূদ্র হইতে গাল্রোখান কর। ঐ দেখ, কপিকেশরী মহাবীর হন্মান রামের কার্যসাধন-সংকল্পে আকাশপথে ক্রমশঃ তোমার নিকটন্থ হইতেছেন। উনি প্রান্ত ও ক্লান্ত, অতএব তুমি সম্বরই উত্থিত হও।

অনন্তর গিরিবর মৈনাক সম্দ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া সহসা ব্ক্ষলতার সহিত উথিত হইল। বাধ হইল, যেন খরতেজ ভাস্কর মেঘের আবরণ উন্মোচন-প্রেক উদিত হইলেন। ঐ পর্বতের চতুম্পাশ্ব সাগরজ্বলে বেণ্টিত, শিখরসকল স্বর্ণময়, গগনস্পশী ও উম্জন্ম এবং কিল্লর ও উর্গে পরিপ্রেণ। তৎকালে উহার জ্যোতিতে অসিশ্যামল আকাশ স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন হন্মান মৈনাককে সহসা সম্মুখে উন্থিত দেখিয়া, লবণসম্দ্রের মধ্যে বিঘা বোধ করিলেন এবং বায়, ধেমন মেঘকে অপসারিত করিয়া যায়, তদ্রুপ উহাকে বক্ষের আঘাতে নিক্ষিত্ত করিয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে গিরিবর মৈনাক উ'হার গমনবেগ অনুধাবন করিয়া, হর্ষভরে গর্জন করিতে লাগিল এবং মন্ম্য-র্প ধারণ এবং ফ্বীয় শিখরে আরোহণপূর্বক প্রতিমনে কহিল, কপিরাজ!

তুমি অতি দৃষ্কর কর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব আমার শিশ্বরে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামস্থ অন্ভব কর। দেখ, রঘ্বংশীরেরা এই মহাসম্প্রকের্মিত করিয়াছেন। তুমি রামের হিতরতে দাক্ষিত, তদ্দর্শনে সম্মূর তোমায় অর্চনা করিতেছেন। প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম। তিনি তোমাকে প্রজা করিবার জন্য আমাকে বহুমানপর্বক নিয়োগ করিলেন এবং কহিলেন, এই কপিপ্রবীর শতবোজন লজ্বন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া যাইতেছেন। তিনি তোমার শিখরে ক্লান্তি দ্র করিয়া গল্তব্যশেষ অক্রেশে অতিরুম করিবেন। বার! এক্ষণে তুমি দাঁড়াও, এবং আমার দিখরে গতরুম হইয়া বাও। এই স্থানে সম্পাদ্ স্বর্গান্ধ কন্দ, ম্ল, কল সম্প্রচ্বর রহিয়াছে, তুমি ইচ্ছান্র্প ভক্ষণ কর। তোমার সহিত আমার কোন একটি সন্ধ্রণ আছে, তুমি ভ্রনবিখ্যাত ও গ্রেবান; এই জীবলোকে যত বেগবান বানর দেখিতে পাওয়া বার, তুমি তংসবাপেক্ষা শ্রেন্ড। তোমার কথা কি, সামান্য অতিথিকেও সংকার করা স্ব্রিত্ত ধার্মিকের কর্তব্য হইতেছে। তুমি দেবপ্রধান বার্ব পত্তে এবং বেগে তাঁহারই অন্রুপ; স্তরাং তোমার প্রজা করিলে তিনিই সমাদ্ত হইবেন। বার! এক্ষণে যে বারণে তুমি আমার প্রজা করিলে তিনিই সমাদ্ত হইবেন। বার! এক্ষণে যে বারণে তুমি আমার প্রজা করিলে তিনিই সমাদ্ত হইবেন। বার! এক্ষণে যে বারণে তুমি আমার প্রজা করিলে তিনিই সমাদ্ত হইবেন। বার! এক্ষণে যে বারণে তুমি আমার প্রজা করিলে তিনিই সমাদ্ত হইবেন। বার! এক্ষণে যে বারণে তুমি আমার প্রজা করিলে তিনিই সমাদ্ত হইবেন। বার! এক্ষণে যে বারণে তুমি আমার প্রজা করিলে তিনিই সমাদ্ত হাবেন। বার! এক্ষণে

সতাযুগে পর্ব তসম্হের পক্ষ ছিল। উহারা প্রাড়বং মহাবেগে সর্ব ত্র পরিদ্রমণ করিত। তন্দর্শনে দেবতা ও মহর্ষিগণ তেওঁপাত আশংকার নিতাশ্তই ভীত হইয়া উঠেন।

অনশ্তর স্বরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিন্ট স্কুর্ম উহাদের পক্ষচেছদে প্রবৃত্ত হন।
একদা তিনি বজ্লান্ট উদাত করিয়া ক্রেন্ডিবরে আমার নিকটন্থ হইলেন। কিন্তু
তংকালে তোমার পিতা পবন আম্বি আকালে তুলিয়া এই লবণসম্দ্রে নিক্ষেপ
করেন। তিনি আমায় গোপন ক্রিলাছলেন বলিয়া আমার পক্ষ রক্ষা হয়। বায়।
আমি এই জনাই তোমায় ক্রিনা করিতেছি। তুমি আমার পরম মান্য এবং
তোমার সহিত এই আমার সন্বন্ধ। এক্ষণে প্রভাগকারের কাল উপন্থিত
হইয়ছে; অতএব তুমি প্রসলমনে আমাদিগের প্রতি বর্ধন কয়। বায়য় সম্পর্কে
আমিও তোমার প্রভা। আমি তোমায় দেখিয়া সবিশেষ সন্তোব লাভ করিলাম।
অতঃপর তুমি প্রান্তি দ্রে করিয়া আমার প্রদত্ত প্রভা গ্রহণ কয়।

তখন হন্মান কহিলেন, মৈনাক! আমি তোমার এই প্রার্থনার একান্ত প্রতি হইলাম। একণে প্রসংগমাত্রেই আতিথ্য অনুষ্ঠিত হইল, তজ্জনা তুমি কিছুমাত্র ক্ষোভ করিও না। কার্যকাল আমাকে বাস্তসমস্ত করিয়া তুলিতেছে, দিবসও প্রায় অবসান হইয়া আসিল। বিশেষতঃ আমার প্রতিজ্ঞা এই বে, শতবোজনের মধ্যে আমি কোন স্থানে কদাচ বিশ্রাম করিব না। যাহাই হউক, একণে চলিলাম। এই বলিয়া মহাবীর হন্মান মৈনাককে স্পর্শমাত্র করিয়া অপ্রতিহতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সমৃদ্র ও শৈল সবহ্মানে উত্থকে নিরীক্ষণপূর্বক সমৃচিত বাক্যে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনশ্তর হন্মান ক্রমশঃ দ্রতর আকাশে আরোহণ করিলেন এবং মৈনাককে দেখিতে দেখিতে মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। তখন স্বর, সিন্ধ ও মহর্ষিগণ এই দ্বকর কার্য দর্শন করিয়া উহার সবিশেষ প্রশংসা আরশ্ভ করিলেন। ইত্যবসরে স্বররাজ ইন্দু মৈনাকের সদাচরণে একান্ত সন্তুগ্ট হইয়া বাৎপ-গদগদ কঠে কহিলেন, মৈনাক! হন্মান ভয়ের কারণ সঙ্গেও নির্ভন্ম হইয়া এই শত্তযোজন সম্দ্র লগ্যন করিয়েছেন। তুমি উহার শ্রান্তিনাশে সাহায্য করিয়াছ।



ঐ মহাবীর রামের হিতোদেশেই চলিয়াক্তি তুমি মথাশন্তি ইহার অচনা করিয়াছ; এই করেণে আমি নিতাল্তই উটি হইলাম। এক্ষণে তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি যথায় ইচ্ছা ফুট্টিল কর।

তখন গিরিবর মৈনাক ইন্দুকে সুসন্ন দেখিয়া একান্ত পরিতৃণ্ট হইল এবং উ'হার নিকট বর গ্রহণপূর্বক সুমর্বার সাগরজ্ঞলে প্রবেশ করিল।

অনশ্তর স্বর, সিম্পু ক্রিব ও গণধর্ব গণ নাগজননী তেজান্বনী স্বসাকে পরম সমাদরে কহিলেন পিবি! এই প্রন্কুমার শ্রীমান হন্মান সম্দ্র পরে হইতেছেন। তুমি পর্বতাকার ঘার রাক্ষ্সমূতি ধারণপ্রেক পিজাল চক্ষ্ব ও বিকট দশত বিশ্তার করিয়া কণ্কালের জন্য ই'হার গমনপথে বিঘা আচরণ কর। আমরা ঐ বীরের বলবীর্য জানিতে একান্ত উৎস্ক হইয়াছি। দেখিব, ইনি কোন কোশলে তোমায় পরাজয় করেন, কি ভয়ে অবসল হন।

তথন স্বসা ভীষণ বির্প রাক্ষসর্প ধারণ করিয়া হন্মানের গতিরোধ-প্রেক কহিল, কপিরাজ! দেবগণ ভোমাকে আমার জক্ষান্বর্গ নির্দেশ করিয়াছেন। স্তরাং আজ আমি তোমায় জক্ষণ করিব। এক্ষণে তুমি আমার এই আস্যকুহরে প্রবিণ্ট হও। এই বলিয়া স্বরসা ম্খব্যাদানপ্রেক হন্মানের নিকট দন্ডায়মান হইল। তখন হন্মান প্রফর্লে বদনে কহিলেন, ভদ্রে! দশরথ-তনয় রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সহিত দন্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তথায় রাক্ষসগণের সহিত উহার ঘোরতর শত্রতা জক্মে। তিনি একদা কার্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলেন, ইতাবসরে রাবণ বলপ্রেক উহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এক্ষণে আমি সেই রামের অন্জ্রাক্রমে যশন্বিনী জানকীর নিকট দ্তন্বর্প যাইতেছি। রাক্ষ্মি! চরাচর সমস্তই রামের অধিকরে, তুমি তন্মধ্যে বাস করিয়া আছ, স্তরাং এ সময় তাঁহাকে সাহাষ্য করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। অথবা আমি সত্যই অধ্যান্তার করিতেছি, আমি জ্বানকীরে দর্শন এবং রামকে ভাঁহার ব্তাল্ড জ্ঞাপনপূর্বক পশ্চাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইব। হন্মান এই বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

তখন কামর্পিণী স্বসা উহার বলবীধের পরিচয় লইতে একান্ট ইংস্ক হইয়া কহিল, দেখ, পূর্বে প্রজাপতি রন্ধা আমাকে এইর্প বর প্রদান করিয়াছেন যে, যে-কেহ আমার সম্মুখীন হইবে, আমি তাহাকে প্রাস করিব। একদণে যদি তুমি সমর্থ হও, তবে আজ আমার আস্যকুহর হইতে গমন করিও। এই বলিয়া স্বসা মুখব্যাদানপর্বক সহসা হন্মানের অত্যে দন্ডায়মান হইল। তদদর্শনে হন্মান একান্ত জোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষাস! তবে তুমি আমার এই স্দৃষ্ধি দেহের অন্রপ মুখবিস্তার কর। এই বলিয়া ঐ মহাবীর উহারই দেহপ্রমাণে স্বয়ং দশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। স্বস্মা বিশ যোজন মুখব্যাদান করিল। ঐ ঘোর মুখ মেঘাকার নরকসদৃশ ও রসনাকরাল। তদদর্শনে হন্মান রোধে স্ফাতি হইয়া তিশ যোজন বির্ধিত হইলেন। স্বসা চম্বারিংশং যোজন মুখবিস্তার করিল। হন্মান প্রাক্ষা করিলে। স্বসা চম্বারিংশং যোজন মুখবিস্তার করিল। হন্মান প্রাক্ষা স্কাত বোজন বর্ধিত হইলেন; স্বসার মুখ বিষ্ট যোজন হইল। ইন্মান সম্প্রতি বোজন বর্ধিত হইলেন; স্বসার মুখ বিষ্ট যোজন হইল। ইন্মান নবিতি যোজন বর্ধিত হইলেন; স্বসার মুখ অ্বাতি যোজন হইল। ইন্মান নবিতি যোজন বর্ধিত হইলেন;



অনন্তর মহাবীর হন্মান তংক্ষণাং মেঘবং দেহ সংক্ষেপ করিয়া অংগ্রুড-প্রমাণ হইলেন এবং স্রসার ম্থমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঝাটিত নিজ্মণ ও অন্তরীক্ষে আরোহণপ্রবিক কহিলেন, দাক্ষায়াণ! আমি তোমার আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমায় নমন্কার, তোমার বর সত্য হইল, অতএব আমিও জানকীর উদ্দেশে চলিলাম।

তথন নাগজননী স্বেসা উপরাগম্ভ চন্দ্রে নায়ে হন্মানকে প্রীয় আস্যদেশ হইতে নিগতি দেখিয়া প্র্রিপ ধারণপ্রেক কহিলেন, বীর! তুমি কার্যসাধনের জন্য যথায় ইচ্ছা যাও এবং রামের জানকীলাভে যম্বান হও।

অনশ্তর গগনবিহারী জীবগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া হন্মানকে বারংবার সাধ্বাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হন্মানও মহাবেগে আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। মহাকাশ দ্র হইতে দ্রে বিস্তৃত; ইতস্ততঃ বিশাল জলদজাল সমস্ত শীতল রাখিয়াছে; বিহগগণ উন্ভীন; ন্তাগীতাচার্য গন্ধর্বেরা বিরাজ করিতেছেন; স্বধন্ নানারাগে রঞ্জিত; দিব্য বিমান সিংহব্যায়্রবাহনবোগে মহাবেগে গতারাত করিতেছে। উহা অশ্নিকল্প কৃতপ্রের আগ্রয়ম্থান। তথার হ্বাবাহী হ্তাশন নিরস্তর জনলিতেছেন; চন্দ্রস্ব্র প্রভাতি জ্যোতিমাণ্ডল উন্ভাসিত হইতেছে এবং মহার্য, গন্ধর্ব, নাগ ও বক্ষ্মা অধিকান করিয়া আছেন। উহা সমস্ত বিশেবর আধার ও একান্ত নির্মাল ক্রির কোন স্থানে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবন্ন এবং কোথাও বা করিবর ঐরাব্ত জিলা বি বার্পথে মেঘজাল আকর্ষণ-প্রক মহারেগে গ্রমন করিতে লাগিছে।

ইত্যবসরে সিংছিকা নাম্নী কেন্দ্র এক কামর্পিণী রাক্ষনী ঐ কপিবীরকে দর্শন করিয়া মনে করিল, বৃশি ক্রিদিনের পর আজ আমার ভক্ষা লাভ ইইবে। অদ্রে ঐ একটি প্রকাশ্ত করি আগমন করিতেছে, বৃঝি ভাগ্যে উহা আমারই হস্তগত হইবে। সিংহিকা এই ভাবিয়া হন্মানের ছায়া গ্রহণ করিল। হন্মান সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন, বায়্র প্রতিল্লোতে যেমন সাম্পাদক বানের গতিরোধ হয়, সেইর্প একণে কেন আমার গতিরোধ হইয়া গেল? এই বালিয়া তিনি উধ্বাধোভাবে ইত্সততঃ দ্ভিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, লবণসম্দ্রের মধ্য হইতে এক বিকটাকার রাক্ষনী উথিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে বৃথিলেন, কপিরাজ স্থাবি বে-মহাকায় মহাবাধ ছায়াগ্রহণ জাবের কথা কহিয়াছিলেন, ইহাই সেই জাব হইবে। ঐ ধামান এইর্প অন্মান করিয়া বর্ষার মেঘের নায় বর্ষার বর্ষার মেঘের নায় বর্ষাত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সিংহিকা আকাশ-পাতালপ্রমাণ ম্বব্যাদান করিয়া জলদগদভীর রবে গর্জন করিতে লাগিল এবং হন্মানকে লক্ষ্য করিয়া দ্র হইতে ধাবমান হইল। তংকালে ঐ বস্ত্রকায় মহাবীর, রাক্ষসীর বিকট ম্থ ও দেহপ্রমাণ দর্শনপ্রেক মর্মান্ডেদের স্থোগ অন্সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্পে খর্বাকার হইয়া উহার আস্যকুহরে প্রবেশ করিলেন। তখন পর্বকালে রাহ্ যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে, তদ্পে ঐ রাক্ষসী উহাকে এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মহাবল হন্মানও উহার জঠরে গিয়া স্তীক্ষ্য নখরপ্রহারে মর্মান্থান ছিম্নভিন্ন করিলেন এবং থৈবা ও চাতুর্যে তাহাকে বধ করিয়া বার্বং মহাবেগে নিজ্ঞাত হইলেন। উহার অকার পূর্ববং হইল। নিশাচরী সিংহিকাও ছিম্নম্ম হইয়া সমৃদ্রে নিমান শ্ইরা গেল।



পরে ব্যোমচর সিম্প ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়। হন,মানকে কহিলেন, বার! আজ তুমি অতি ভয়৽কর কার্য করিয়াছ, তোমারই বলবার্যে এই রাক্ষসী নিহত হইল। একণে তুমি নিবিধ্যে আপনার অভীন্ট সাধন কর। দখ, যাহার ধৈর্য, বৃদ্ধি, দৃষ্টি ও দক্ষতা তোমার অন্তর্গ, তিনি কদাচ কোন বিষয়ে অবসক্ষ হন না।

তখন মহাবীর হন্মান এইর্প সম্মানিত ও প্রস্থানে অন্জাত হইয়া
মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অদ্রে সম্দ্রের পরপার; তিনি ইতস্ততঃ
দৃষ্টি প্রসারণপ্র্বক শত ষোজনের অন্তে বনপ্রেণী দর্শন করিলেন এবং গতিপ্রসংগা বিবিধ বৃক্ষপূর্ণ শ্বীপ, মলয়পর্বতের উপবন, সম্দ্রের কচছদেশ, তগ্নতঃ
বৃক্ষ ও লতা এবং নদীসমূহের সংগমস্থান ক্রমশই দেখিতে পাইলেন। উ°হার দেহ
মেঘাকার; যেন অন্বরকে নিরোধ করিয়া আছে। তক্ষ্টে তিনি মনে করিলেন,
রাক্ষসেরা আমার এই প্রকাশ্ড দেহ ও গতিবেগ নিরীক্ষণ করিলে যারপরনাই
বৃষ্ঠিত্বলাক্রান্ত হইবে। হন্মান এইর্প অন্মান করিয়া আপনার পর্বতপ্রমাণ
দৈহ থবা করিলেন এবং মোহম্ক্র যোগীর ন্যায় প্রন্বার প্রকৃতিক্য হইলেন।

তখন বোধ হইল, যেন বলবীর্যহারী ভগবান হার তিলোকে ত্রিপাদ নিক্ষেপের পর প্রের্পে বিরাজ করিতেছেন। সাগরতীরে লন্ব পর্বত, উহার শিখরসকল রমণীয় ; তথায় কেতক, উন্দালক ও নারিকেল প্রভাতি নানা প্রকার বৃক্ষ প্রচ্রে পরিমাণে জন্মিয়াছে। হন্মান স্ববিক্রমে ঐ ভ্রেজগসল্কল তরংগপ্র্ণ সম্দ্র পার হইয়া, লন্ব পর্বতে পতিত হইলেন।মৃগ্সক্ষিগণ চকিত ও ভীত ইইয়া উঠিল। হন্মান তথায় উত্তীর্ণ হইয়া অমরাবতীর ন্যায় মহাপ্রেলী লক্কা দেখিতে পাইলেন।

**িবতীয় সর্গ ॥ ঐ মহা**বীর, শতবোজন সম্দুলঞ্চন করিয়া কিছুমার প্রান্ত হন নাই। বহুলে আ**রাস স্বীকা**রেও তাঁহার ঘন ঘন নিঃস্বাস নির্গত হুইতেছে না। তিনি অটলদেহে **শোভ**মান। পরিমিত শত বোজন ত সামান্য, অপেক্ষাকৃত দ্রপথ পর্যটনই উ'হার পক্ষে স্বিশেষ ম্লাঘার হইতে পারে। তখন ব্রুসকল ঐ বীরের মুস্তকে প্রুপব্যিত আরুভ করিল। তিনি তব্দ্বারা সমাচ্ছল হইয়া যেন প্রত্থময় দেহে দ ভায়মান রহিলেন। লম্ব পর্বতের অপর নাম চিক্ট, তদ্বপরি লব্কাপ্রেরী প্রতিষ্ঠিত আছে। হন্মান মৃদ্বপদে ক্রমশঃ তদভিম্থে যাইতে লাগিলেন। তথার স্নীল স্বিস্তীর্ণ ভূম্ভিতা প্রদেশ, মধ্গদ্ধী বন এবং সন্চার্ম তর্জেণী। হন্মান একটি মধ্যুস্ত আপ্ররপ্তের ক লংকার দিকে মন করিতে লাগিলেন। তিক্টে নানার্প বিভাগ, দেবদার, কণিকার, প্রিপিত থজরে, প্রিয়াল, কুটজ, কেতক, স্পাধি প্রিরণ্য, কদন্ব, সভতছদ, অসন, কোবিদার ও করবীর। ঐ সমস্ত ব্রের মধ্যে কতকগ্লি ম্কুলিত এবং বহ্সংখ্য প্রপ্তরে অবনত রহিষ্টের; পলেবদল বায়র ম্দ্মন্দ হিলোলে আলোলিত হইতেছে এবং বিশ্বসাণ শাখা-প্রশাখার উপবেশন করিরা মধ্র স্বরে ক্জন করিতেছে। তুরুর নানার্প স্বত্ছ জলাশর ও সরোবর, তামধ্যে দেবত ও রক্ত পদ্ম প্রস্কৃতিত হইরা আছে এবং হংস, সারস প্রভৃতি জলচর জীবাগ্র সম্বে জীবগণ সতত বিচরণ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সরমা ক্রীড়াপর্বত এবং শোভনতম উদ্যান। মহাবীর হন্মান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাবণরক্ষিত ল•কায় উপস্থিত হইলেন। মহাপরেী ল•কা উৎপল্লোভী পরিধায় বেণ্টিত। নিশাচরগণ সীতাপহরণ অবধি রাবণের নিয়োগে উহার রক্ষাবিধানার্থ ধন্ধারণপূর্বক চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ প্রেরী অতিশর রমণীয় : উহা কনকময় প্রাকারে পরিবৃত, অভ্যুক্ত সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডাবর্ণ সাপ্রশৃষ্ঠ রাজপথে শোভিত আছে। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং লভাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঐ পরেরী বহরপ্রবন্ধে নির্মাণ করিয়াছেন। যেমন গিরিগ্রে উরগে, সেইর্প উহা ঘোরর্প রাক্ষ্পে পূর্ণ হইয়া আছে। ঐ নগরী পর্বভোপরি প্রতিষ্ঠিত, স্বভরাং দূরে হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উন্ডীন হইতেছে। উহা যেন কাহারও মানস্থী সূত্রি হইবে। উহার স্থানে স্থানে শতঘুত্রী ও শ্লাস্ত্র। তথন দেবরাজ ইন্দু যেমন অমরাবতীকে নিরীক্ষণ করেন, তদুপ হন্মান উহাকে সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন।

অনশ্তর ঐ বীর ক্রমশঃ লগ্কার উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। উহা গগন-স্পশী ; দ্বিদ্মাত যেন কুবেরপারী অলকার দ্বার বোধ হইয়া থাকে। তথায় গ্রেসকল যারপরনাই উচ্চ, বোধ হয়, যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে। হন্মান ঐ দ্বারের রক্ষাপ্রণালী, সম্দ্র এবং প্রবল রিপা, রাবণের বিষয় চিন্তা

করিয়া অন্মান করিলেন, বানরগণ লঙ্কায় আগমন করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবে না। যুন্ধ ব্যতীত ইহা অধিকার করা সূরগণেরও অসাধ্য হইবে। এই পূরী নিতান্ত দুর্গম, রাম এস্থানে উপস্থিত হইলেও, জানি না, কি করিবেন। রাক্ষসগণের সহিত সন্থি স্মৃদ্রপরাহত এবং দান. ভেদ ও যুন্ধেরও স্মৃবিধা দেখি না। বলিতে কি, হয় ত স্মৃগীব, অভ্যাদ ও নীল প্রভৃতি বানরগণের এপ্থানে আসাই দুর্ঘট হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে জানি, জানকী জীবিত আছেন কি না। আমি তাঁহার দর্শন পাইলে পশ্চাং কিংকর্তব্য অবধারণ করিব।

পরে হন্মান গিরিশিখরে উপবেশন করিলেন এবং সীতার সহিত সাক্ষাং করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এই লঙ্কার চতুর্দিক রাক্ষসসৈন্যে রক্ষিত হইতেছে। স্তরাং আমি এই আকারে ইহাতে কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারিব না। রাক্ষসগণ মহাবীর্য ও মহাবল; জানকীরে অন্সাধান করিবার জন্য উহাদিগকে বন্ধনা করা আমার আবশ্যক হইতেছে। স্তরাং আমি আজ রজনীযোগে দৃশা ও অদৃশ্য রূপে এই প্রেনীতে প্রবেশ করিব।

আনন্তর তিনি লঞ্চাকে স্রাস্থের অগন্য দেখিয়া, ম্ব্র্ম্ব্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি দ্বর্ত রাবণের অসাক্ষাতে কির্পে জানকীরে দেখিব। রামের কার্যনাশ কোনও মতে উপ্পেল্গীয় নহে, স্তরাং আমি একাকী নির্জনে কি প্রকারে সেই অনাথার দর্শন স্থিব? দেখ, যে কার্য সিম্প্রায় হয়. তাহা দ্তের অবিম্যাকারিতা-দোকে দেশকালবিরোধী হইয়া স্রোন্দিয়ে অন্ধকারবং বিনন্দ ইইয়া যায়। কর্ত্রেকে ব্যপক্ষে মন্ত্রণা দিশরতর হইলেও দ্তেবৈগ্রেগ্য সম্পূর্ণ উপহত হইয়া আরে। অতএব পণ্ডিভাভিমানী দ্তই কার্যব্যাঘাতের ম্লা। একণে যে ক্রেমির স্বক্রপাসম্প হয়, ব্নিশ্বৈপরীত্য না ঘটে এবং সম্প্রকণ্ডন-ক্রেশও বিন্দুল ইইয়া না যায়, তান্বরয়ে সাম্বান হওয়া আমার আবশাক। রাম রাব্রেমির অনিন্টাচরণে ইচছা করিয়াছেন, কিন্তু যদি রাক্ষ্যগণ আমায় দেখিতে সিন্দ, তবে তাহারই কার্যে বিদ্যা ঘটিরে। এক্ষণে আর কোনর্প আক্ররের কথা দ্রে থাক, আমি রাক্ষ্যর্পেও আত্মগোপন করিয়া, লঞ্কায় রাক্ষ্যগণের অভ্যাতে তিন্তিতে পারিব না। অধিক কি, বোধ হয় স্বয়ং প্রনদেবও এ স্থানে প্রচছরচারণে সমর্থ নহেন। এই লঞ্কায় মধ্যে রাক্ষ্যাণের আগোচর কোন বিষয়ই সম্ভবপর হইবে না। স্তরাং যদি আমি প্রকাশ্রেপে থাকি. তবে আত্মনাশ এবং প্রভারও কার্যক্ষতি হইবে। অতএব আজ্ল রজনীবোণে খর্বাকার হইয়া প্রপ্রথবেশ করিব এবং উহার ইত্রতঃ সম্পূর্ত গ্রেকার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর স্থাদেব অস্তমিত হইলেন; নিশাকালও উপস্থিত। তথন হন্মান আপনার দেহ থবা করিয়া মার্জারপ্রমাণ হইলেন। তাহার ম্তি অতি অপ্রাঃ তিনি ঐ প্রদােষকালে সত্বর উত্থিত হইয়া রমণায় লংকায় প্রবেশ করিলেন। ঐ প্রেয়ির পথসকল প্রশস্ত; সর্বায় প্রামাদ; স্বর্ণের স্তম্ভ ও স্বর্ণজাল; কোন স্থানে সাম্তভামিক ভবন, কোখাও বা অষ্টতল গৃহ; কুট্রিমসকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে ভ্রিত, স্থানে স্থানে বিচিত্র কনকময় তোরণ। হন্মান ঐ গন্ধবন্নগরত্ব্য প্রেয়ী নিরীক্ষণ করিয়া একাল্ড বিষয় হইলেন এবং জানকী-দর্শনের উৎস্কের বারপ্রনাই হৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সহস্ররাম্ম ভগবান চন্দ্র জ্যোৎস্নার্প চন্দ্রতেপে সমস্ত জগৎ তাম

আচছন্ন করিয়া হন্মানের সাহায্যবিধানের জন্যই যেন উদিত হইলেন। তিনি ন্তথ্যবল ক্ষীরবর্ণ ও মৃণালকান্তি; স্বয়ং তারকাগণমধ্যে বিরাজমান আছেন। হন্মান উ'হাকে অন্বরতলে উল্লিত দেখিয়া মনে করিলেন, যেন সারোবরে রাজহংস সন্তরণ করিতেছে।

ভ্তায় সর্গ ॥ অন্তর ঐ ধীমান রাহিকালে একাকী সাহসে নির্ভর করিয়া প্রপ্রবেশ করিলেন। লগকা গগনস্পশী এবং মেঘাকার লন্ব পর্বতে প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে কান্নসকল রমণীয়, জল স্বচছ এবং প্রাসাদ শারদীয় অন্ব্রুদের ন্যায় ধবল। তথায় রাক্ষসগণ ভীমরবে গর্জন করিতেছে এবং সামান্ত্রিক বায়্ নিরুম্তর বহমান হইডেছে। দ্বারদেশে ব্হদাকার মন্ত হস্তী এবং চত্দিকে মহাবল রাক্ষসবল। ঐ নগরীকে দেখিলে যেন ভ্রুগভাবিশ স্র্রুক্ত পাতালপ্রেরী বলিয়া বোধ হয়। উহা বিদ্যুৎ ও মেঘে আব্ত এবং গ্রহনকত্র প্রে। উহার স্থানে স্থানে পতাকা কিভিক্তীরর বিস্তারপ্রেক উড্ডীন হইতেছে। দ্বারসকল কনকময়; দ্বারবেদি মরকতময় মাণম্ভাস্ফটিকে পচিত এবং মাণসোপানে শোভিত আছে। উহা অত্যুক্ত পরিস্কৃত ও পরিস্কৃত্য। তথায় অত্যুক্ত জ্বভাগ্র উচ্চাশরে শোভা পাইতেছে। ইতস্ততঃ ক্রোণ্ড ও মর্রের কণ্টস্রের বিশ্বরর সন্ধ্রন করিতেছে। উহার কোন স্থানে ত্র্যধর্নি, কোথাও বা স্ক্রেরর কণ্টস্রের সন্ধরণ করিতেছে। ভাবিলেন, রাক্ষসসেনা অস্ত্রুদ্রু বিভ্রার রের কার্ট্রুক্ত বিভ্রার কার্ন হার্রী রহ্মান ঐ স্ক্রম্প লঙ্কাপ্রেরী নির্বাহ্রীকার্স্বিক জাতিয়ার সন্ধ্রণ করিতেছে। ভাবিলেন, রাক্ষসসেনা অস্ত্রুদ্রু তিল্লিক্স্বির্কি করিতে কাহারই সাধ্য নাই; কিন্তু বিলিতে কি, কুম্নুদ, অপ্যাদ ও ক্রেন্সির বিক্রম স্করণপ্রেক হন্ত ও উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। কাঞ্কার সর্বন্ধ স্বার রাম ও লক্ষ্মিলালোক; বিমল জ্যোৎস্না অস্বকার নন্ট করিতেছে; স্থানে স্থানে গোণ্ঠ ও ফ্রাগার; হন্মান উহা দেখিতে দেখিতে জ্মশাই গমন করিতে লাগিলেন।

ইতাবসরে লণ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসী প্রেণ্বারে সহসা উন্থাকে নিরীক্ষণ করিল, এবং বিকৃতমান্থে বিকটনেত্রে স্বরং উন্থার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভৈরবনাদে কহিল, বানর! তুই কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছিস? সত্য বল, নচেৎ এই দশেউই তোর প্রাণসংহার করিব। নিশাচরগণ এই নগরীর চতুদিকি নিরণ্ডর রক্ষা করিতেছে, আজ তুই কোনমতে ইহাতে প্রবেশ করিতে পাইবি না।

তখন হন্মান ঐ সম্মুখবর্তিনী রাক্ষসীকে কহিলেন, দার্ণে! তুমি আমাকে যাহা জিপ্তাসিতেছ, আমি তাহা অবশ্যই কহিব। কিপ্তু বল, তুমি কে? কি জন্য এই প্রেদ্বারে দন্ডায়মান আছ এবং কেনই বা রোষাবেশে আমায় এইর্প ভর্ণসনা করিতেছ?

কমের পিণী লগ্কা হন,মানের এই কথা শ্রবণপ্র্বক ক্রোধাবিট হইয়া কঠোরভাবে কহিতে লাগিল, বানরাধম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কিল্করী, এই নগরী রক্ষা করিতেছি। তুই আমাকে উপেক্ষা করিয়া আজ কখনই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না। আমি স্বয়ং এই লগ্কার অধিষ্ঠান্তী দেবতা; বলিতে কি, আজ তোরে আমার হস্তে নিহত হইয়া এখনই ধরাতলে শয়ন করিতে হইবে।

তখন হন্মান লঙ্কাবিজয়ে ষত্রবান এবং পর্ব তের ন্যায় অটলভাবে দশ্ভায়মান হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই প্রাকারবেন্টিত ভোরণসন্থিত লঙকা নিরীক্ষণ করিব এবং ইহার বন, উপবন ও অত্যুক্ত অট্টালিকাসকল স্বচক্ষে দেখিব, এই কোত্হলেই এখানে আসিয়াছি।

তখন লণ্কা র্ক্ষম্বরে প্নের্বার কহিল, রে নিবোষ! মহাপ্রতাপ রাবণ এই নগরী রক্ষা করিতেছেন; স্তরাং আজ তুই আমাকে জয় না করিয়া কখন ইহা দেখিতে পাইবি না। তখন হন্মান বিনীতবচনে কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই প্রেণী প্রত্যক্ষ করিয়া পশ্চাং স্বাস্থানে প্রস্থান করিব।

লগ্কা হন্মানের এইর্প নির্বাহ্যাতিশয় দর্শনে অত্যান্ত কুন্ধ হইল এবং ভীমরব পরিত্যাগপ্রাক মহাবেগে উত্থাকে এক চপেটাঘাত করিল। তথন হন্মানও রোবে ঘার গর্জন করিরা উঠিলেন, এবং বাম ম্বিট উত্তোলনপ্রাক অনতিবেগে উহাকে প্রহার করিলেন। লগ্কা স্থালোক, স্তরাং তংকালে তিনি উত্যার প্রতিমান্ন ক্রোধপ্রকাশ করিলেন না। তখন নিশাচরী লগ্কা প্রহার-বেগে বিহাল হইয়া তংকাণ বিকটাস্যে বিকৃতদ্শ্যে ভ্তলে পড়িল। তন্দর্শনে হন্মানও স্থাব্যারেধ যারপরনাই দ্যোধত হইলেন।

অনশ্তর লংকা নিতাশত উদ্ধিশন হইয়া গদপ্ততে বিনাতবচনে কহিতে লাগিল, বার! প্রসায় হও, আমার রক্ষা কর; বঙ্ দ্রুবেরা কখন শাস্ত্রমর্যাদা লখন করেন না। আমি এই নগরীর অধিকালী দেবতা, একণে তুমিই আমাকে বলবাথে পরাজয় করিলে। যাহা হউক, প্রকার আমি কোন একটি প্রক্রিধার উল্লেখ করিতেছি, শ্রুন। একদা ভগবারী ব্রুবিশত, আমাকে এইর্প কহিয়াছিলেন। রাক্ষাস! যখন তুমি কোন বান্ত্রে হলতে পরাজিত ইইবে, তখনই জানিও, নিশাচরগণের ভাগ্যে ভর উপ্রিতি। বার! ব্রিকাম, আজ তোমার আগমনে সেই সময় আসিয়াছে। প্রকৃতিতির যের্প নির্বাহ্ম, কদাচই তাহা খণ্ডন হইবার নহে। এক্ষণে এক জানকার জন্য দ্রাত্রা রাবণের এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের সর্বনাশ ঘটিল। এই প্রা অভিশাপে দ্বিত হইয়া আছে, আজ তুমি স্বচ্ছদে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্বত্র সেই সভা সীতাকে অন্বেশ্বণ কর।

চতুর্ধ লগা । অনন্তর হন্মান রাত্রিযোগে অন্বার দিয়া প্রাকার উল্লেখ্যন-প্রেক প্রেমধ্যে প্রবিক্ট ইইলেন। তৎকালে তাঁহার এই অসম সাহসের কার্য দেখিয়া বোধ ইইল, যেন তিনি বিপক্ষ রাবদের মন্তকে বাম পদ অপণ করিলেন। লঙ্কার রাজপথ স্থাশন্ত ও কুন্মাকীর্ণ, হন্মান উহা আগ্রয়প্রিক কুমশঃ গমন করিতে লাগিলেন। নগরীর কোথাও হাস্যের কোলাহল উথিত ইইতেছে এবং কোথাও বা ত্রানিনাদ; উহা রাক্ষসগণের গৃহসম্হে মেঘাব্ত গগনের ন্যায় নিরন্তর শোভিত ইইতেছে। ঐ সমন্ত গৃহ স্থাধবল ও মাল্যশোভিত এবং পদ্ম ও স্বন্তিকাদি প্রণালীক্রমে নিমিত; উহাতে বল্ল ও অংকুশের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে এবং হীরকের গবাক্ষসকল জ্যোতি বিশ্তার করিতেছে।

হন্মান ঐ প্রী নিরীক্ষণপ্রিক রামের কার্যসাধন উদ্দেশে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎকালে উত্যর মনে যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তর দর্শনি করিতে লাগিলেন। তথার সর্বাংগস্করী প্রমদা-সকল মদনাবেশে উন্মন্ত হইরা, মন্দ্র, মধ্য ও তারস্বরে স্মধ্র সংগতি করিতেছে।

কোন স্থানে কাঞ্চীরব, কোথাও ন্পের্থবুনি এবং কোথাও বা সোপানশব্দ। এক স্থানে কেই করতালি দিতেছে, অন্যত্র সিংহনাদ করিতেছে। কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ এবং কোখাও বা বেদপাঠ হইতেছে। স্থানে স্থানে রাক্ষসগণ ঘোররবে রাবণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর হন্মান গতিপ্রসংগ এই সমসত শ্রনিতে পাইলেন। দেখিলেন, মধ্যম গ্রন্থে গ্রুগতচরসকল দলবন্ধ হইযা আছে। উহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষিত, কাহারও মুস্তকে জুটাজাট এবং কেহ বা মুক্তিত। অনেকে গোচর্ম পরিধান করিয়াছে, কেহ দিগন্দর এবং কেহ বা বন্দ্রথারী। ঐ সমন্ত রাক্ষসের মধ্যে কেহ কটোন্দ্র, কেহ মন্দ্রের, কেহ দণ্ড, কেহ কুশম্থি, কেহ অপ্নিকৃত, কেহ কার্ম্বক, কেহ খজা, কেহ শতঘাৰী, কেহ মামল, কৈহ শস্তি, কেহ বৃক্ষ, কেহ ব্ৰুদ্ৰ, কেহ পট্টিশ, কেহ ক্ষেপণী, কেহ পাশ এবং কেহ বা পরিঘ ধারণ করিয়া আছে। সকলের সর্বাঞ্গ বর্মে আবৃত। কাহারও বক্ষঃম্থলে একটিমাত্র মতনচিক্র দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বর্ণ নানাপ্রকার; কেহ ভীমদর্শন, কেই চীরধারী, কেই বিকলাপ্য এবং কেই বা বামন। উহারা অতিস্থাল বা অতিকৃশ নহে, অতিদীর্ঘ বা অতিহুস্ব নহে এবং অতিগোর বা অতিকৃষ্ণও নহে। উহারা বিরূপ ও বহুরূপ এবং সূরূপ ও সতেজ। উহাদিগের গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং অপে বিচিত্ত অন,লেপ। সকলে জিবিধ বেশভ্ষায় সিম্জত আছে। কাহারও হল্ডে ধনজদন্ড এবং কাহারও ব্যাসিতাকা। উহারা স্বেচ্ছাচারে পরাঙ্মুখ নহে। হন্মান অন্তঃপ্রসালিখে বিহু সমস্ত রাবর্ণানিদিন্ট রক্ষক দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইলেন।

আন্তর ঐ মহাবীর ক্রমণঃ শ্রেষ্ট্রেন্সর প্রবেশ করিলেন। তথায় অশ্বগণ ছেষারব করিতেছে; ইতলততঃ চত্তি তশোভিত স্ন্সন্জিত শ্বেতহলতী; কোন লথানে রথ, যান ও বিমান; ম্রিশাক্ষণণ উন্মন্ত হইরা কলরব করিতেছে। ঐ শ্বার মহাম্ল্য মণিম্ভায় বিত এবং রাক্ষসসৈন্যে স্বাক্ষত আছে। উহার চতুদিকে লবণপ্রাকার, করিগেরে ও চন্দনের সৌরভ উহার সর্বত স্বর্গভিত করিতেছে।

পাদম সাগা। ঐ সময় ভগবান শাশাৎক গগনতলে যেন জ্যোৎসনাজ্যাল উদ্পার করিতেছিলেন। তিনি শংখধবল ও ম্ণালবর্ণা; উংহার চভূদিক তারকাদতবকে বেণ্টিত আছে; তিনি গোন্টে মদমত্ত ব্যের নাায় ব্যোম সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলের দৃঃখসনতাপ দৃর হইয়া গেল, মহাসম্দু উচ্ছনুসিত হইয়া উঠিল এবং জীবলোক আলোকে রঞ্জিত হইতে লাগিল। যে শ্রাী গিরিবর মানরে, প্রদোষে সাগরে এবং দিবসে কমলবনে প্রাদৃত্তি হইয়া থাকেন, তিনিই প্রিয়ন্পান নিশাকরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হংস যেমন রোপ্যপিঞ্জরে, সিংহ যেমন গিরিগ্রেয় এবং বীর ষেমন গর্বিত কুঞ্জরে দৃষ্ট হয়, সেইয়্প চন্দ্র গগনপথে নিরীক্ষিত হইলেন। উহার অঙকদেশে প্রণ কলঙক, স্তরাং তিনি তাক্ষ্ণান্ত্র ব্যের ন্যায় এবং উচ্চাশথর শেবত পর্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। স্বের জ্যোতিঃসঞ্চারে উহার নৈস্গিক অন্ধকার দ্র হইয়া গেল। তিনি ন্বয়ং প্রকাশশ্রীসম্পন্ন হইয়া, শিলাতলে সিংহের ন্যায়, রণস্থলে মাত্তেগর ন্যায় এবং শবরাজ্যে রাজার ন্যায় গগনতলে স্বীর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রদায়শ্রী প্রাদৃত্তি হইল; রমণীগণের প্রণয়কোপ দ্র হইয়া গেল এবং

রাক্ষসেরা অবৈধ হিংসা শ্বারা মাংসাহারে প্রকৃত্ত হইল। চতুর্দিকে স্মধ্র বীণারব; কামিনীরা প্রিয়তমকে আলিখ্যনপূর্বক শয়ন করিয়াছে এবং রজনীচর হিংপ্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

এদিকে মহাবীর হন্মান গমনকালে দেখিলেন, কোন স্থানে পানগোষ্ঠীর কোলাহল হইতেছে, কোঘাও বিবিধ যান, অধ্ব ও স্বৰ্ণাসন এবং কোথাও বা বীরদর্প। কোন স্থানে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিতেছে। কোন বীর বাহ্বাস্ফোটনে বাস্ত এবং কেহ বা অনবরত বক্ষ আস্ফালন করিতেছে। কোন নারক প্রেয়সীর কোমল অশ্যে করন্যাস এবং কেহ বা বেশবিন্যাস করিতেছে। কেহ অপারাগ রচনায় উন্মন্ত: কেহ ব্রুচির মুখে নিরবচিছ্ন হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কেহ শরাসন আকর্ষণে নিযুক্ত এবং কেহ বা ক্লোধডরে হুদ-মধ্যম্থ হস্তীর ন্যার ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। কোন স্থানে বৃহদাকার মাতপোর গর্জন; কোথাও বা সাধ্সকল একর উপবিষ্ট আছেন। হন্মান এই সকল দর্শন করিয়া যারপরনাই পরিতৃষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিশাচরগণ বিচক্ষণ, মধ্যরভাষী ও আনিতক। উহাদিগের নাম স্মধ্য ও স্থাব্য: উহারা জগতের প্রধান: ইহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার বেশবিন্যাস করিয়াছে এবং তন্মধ্যে কেই কেই যদিও বির্প, কিন্তু বেশুরুটিঠবে স্র্পেবং শোডা পাইতেছে। উহারা গ্রেবান এবং গ্রেণান্র্প কুন্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উহাদিগের পরিণীতা পদ্দীসকল শা্ধ্যবভাব মন্ত্রিক পান্সের ও প্রিয়ান্রর । ঐ সকল দ্বী উৎকৃষ্ট বসনভ্ষণে নিরন্তর সক্ষিত হইয়া, স্বসোন্দর্যে তারকার ন্যায় দাঁশ্তি পাইতেছে। তাহারা একিন্তু লক্জাশীল, তক্ষধ্যে কেহ হর্মাতলে এবং কেহ বা প্রিরতমের অধ্কদেশে মনের উল্লাসে উপবিষ্ট আছে। উহারা ভর্তার মনোনতি ও ভর্তুসেবার নির্বান্ত। উহাদের মধ্যে কেহ উত্তরীয়শ্না, কেহ স্বর্ণবর্ণ এবং কাহারও বা স্কৃতি শশাওেকর ন্যার উজ্জ্বল। কেহ প্রিয়বিরহে উৎকণ্ঠিত, কেহ প্রিয়সমান্ত্র প্রেকিত আছে। সকলের ম্থকমল চন্দ্রের ন্যায় স্কর এবং সকলেরই পক্ষাশোভী নেত্র কিছু বক্র। ঐ সমস্ত রমণী প্রুপমাল্যে স্শোভিত আছে। উহ্যাদগের ভ্রণজ্যোতি বিদন্তের ন্যার জ্বলিতেছে। মহাবীর হন্মান উহাদিগকে দেখিয়া ষারপরনাই সন্তুণ্ট হইলেন; কিন্তু তন্মধ্যে কুস্মিত স্ক্রাত লতার ন্যায় স্থোভন সীতার সন্দর্শন পাইলেন না। সীতা ধর্মনিণ্ঠ রাজকুলে বিধাতার মন হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি একাণ্ড পতি-পরায়ণা: হাদরে রামকে নিরন্তর চিন্তা করিতেছেন। তিনি সমস্ত রমণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিরহতাপ ভাঁহাকে একান্তই ক্লিষ্ট করিতেছে। ভাঁহার বাক্য বাষ্পভরে গদগদ; তিনি যে কণ্ঠে রুচির আভরণ ধারণ করিতেন, এখন তাহা भूना तरिशास्त्रः स्मरे ताममत्नारातिनी कामिनी वर्नावरातिनी मस्तीत नास কলকণ্ঠে আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অস্ফ্রট চন্দ্রলেখার ন্যায়, ধ্লি-ধ্সরিত কনকরেখার ন্যায়, ক্ষতোৎপল্ল শর্রাচন্ডের ন্যায় এবং বায়,ভরে ভান দ্বর্ণযান্টর ন্যায় স্দৃদৃশ্য। হন,মান তাঁহাকে না দেখিয়া আপনাকে অকর্মণা বোধে যারপরনাই দুঃথিত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গা। অননতর তিনি সম্ততল প্রাসাদে ছরিতপদে বিচরণ করিতে করিতে অদ্যুরে রাবণের আলয় দেখিতে পাইলেন। উহা রক্তবর্ণ উজ্জ্বল প্রাকারে বেণ্টিত;

মৃগরান্ধ সিংহ বেমন মহারণ্যকে রক্ষা করিয়া থাকে সেইর্প ভীমর্প রাক্সেরা ঐ দিব্য নিকেতন নিরশ্তর রক্ষা করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে রৌপ্যর্থাচত কনকচিত্রিত বিচিত্র তোরণ এবং স্বিস্তাণি কক্ষা; ইতস্ততঃ গজারোহী মহামাত্র, শুমস্পট্র বীর এবং দ্নিবার অধ্ব দৃষ্ট হইতেছে। রথসকল দ্বিরদদনত স্বর্ণ ও রক্ষতের প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত হইয়া, ঘর্ষর রবে শ্রমণ করিতেছে। ঐ গৃহ বহ্রক্সপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট আসনে স্বৃসাক্ষত। তথার মহারথগণ বাস করিতেছেন। উহার সর্বত্র দৃশ্যপদার্থ অতি স্ক্রর; মৃগপক্ষীরা অনবরত কলরব করিতেছে; প্রান্তদেশে বিনীত অন্তপালগণ দন্দারমান; সর্বাণ্যস্ক্রের করিতেছে; প্রান্তদেশে বিনীত অন্তপালগণ দন্দারমান; সর্বাণ্যস্ক্রের করিতেছে; প্রান্তদেশে বিনীত অন্তপালগণ দন্দারমান; সর্বাণ্যস্ক্রের করিতেছে; প্রান্তবেশে বিনীত অন্তপালগণ দন্দারমান; সর্বাণ্যস্ক্রের করিতেছে; প্রান্তবেশা বিনীত অন্তপালগণ দন্দারমান; সর্বাণ্যস্ক্রের করিতেছে; প্রান্তবেশা বিনীত অন্তপালগণ দন্দারমান; সর্বাণ্যস্ক্রির করিতেছে। উহাদের ভ্রমণরবে সমস্ত গ্রহ মুর্থারত। তথার রাজব্যবহার্য উপক্রণসম্দর স্থিত আছে। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চন্দনের স্বোর্জ; মহারণ্যে সিংহ যেমন অবন্থান করে, তদ্রপ মহাজনেরা ভন্মধাে বাস করিতেছেন। উহার কোথাও শঙ্খনিনাদ, কোথাও ভেরীরব এবং কোথাও বা মৃদ্ধাধানি। ঐ স্থানে নিশাচরগণ প্রতিপর্বে বজ্জার্থ সোমরস প্রস্তৃত করিতেছে এবং দেবতারা প্রতিনিরত প্রিত ইতেছে। উহা নানার্প পরিকৃছ্ণ; মহাবার হন্মান ঐ দিব্য নিকেতন নিরীক্ষণপূর্ব উহাকে লংকার স্ক্রিক্রার মনে করিলেন।

উহা নামার প পরিস্থান এবং নামার প রক্ষে পরিপূর্ণে; মহাবীর হন্মান ঐ দিব্য নিকেতন নিরীক্ষণপূর্বক উহাকে লংকার মনেকার মনে করিলেন। অনন্তর তিনি উহার প্রাকারে বিচরণ প্রতে প্রবৃত্ত হইয়া, গ্রের পর গ্রহ ও উদ্যানসকল অর্শাণকত মনে দর্শমে করিতে লাগিলেন এবং নিশাচর প্রহতের আলয়ে মহাবেগে লম্ফ প্রদূর্ভের তথা ইইতে মহাপাদের গ্রেউপিন্থিত হইলেন। পরে মহাবীর ক্রুউভকর্গ, বিভাষণ, মহোদর, বির্পাক্ষ, বিদ্যুভিত্তহ, বিদ্যুভ্রেশিলা, বহুদ্ভেত্ত শ্রুক, সারণ, ইন্দ্রান্ধিং, জন্মালা, স্মালা, রিশমকেত্, স্থানর, বক্সকার্ম ব্রাক্ত, নিশাচর করিলেন, করিলেন। করিলেন, করিলেন। করিলেন, করিলেন। করিলেন করিলেন। করিলেন করিলেন। করিলেন। করিলেন। করিলেন। করিলেন করিলেন করিলেন। করিলেন করিলেন। করিলেন করিলেন করিলেন। করিলেন। করিলেন। করিলেন। করিলেন। করিলেন। করিলেন করিলেন। করিলেন। করিলেন করিলেন। করিলেন করিলেন করিলেন। করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন। করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন। করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন। করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন। করিলেন করিলেন। করিলেন ক

ঐ সরেম্য নিকেতনের কোথাও সেনা স্সন্থিকত; কোথাও স্বর্ণজালজড়িত তর্ণ স্থাকান্তি নানার্প শিবিকা; কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ, কোথাও জীড়া-গৃহ, কোথাও রতিগৃহ এবং কোথাও বা দিনবিহার গৃহ। উহার এক স্থানে চিত্রশালা, অন্যন্ত দার্নিমিতি জীড়াপর্বত শোভা পাইতেছে। ঐ স্কের গৃহ অচলরাজ মন্দরবং দ্শামান। উহার প্থানে স্থানে ময়্বের বাস্থাণ্ট ও ধ্বজ্জ-দাড উচ্ছিত্রত আছে; কোথাও অনন্ত রক্স ও নিধি স্থিত রহিয়াছে। ধীর প্রের্থেরা দ্নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিধিরক্ষার্থ মহিষ্যাদি বলি প্রদান করিতেছে। ঐ দিব্য নিকেতন স্ক্রম্ন বলিয়া যক্ষেণবর ক্রেরের গ্রবং অনুমান হইয়া থাকে। উহা রঙ্গের কিরণছটা এবং রাবণের তেজে যেন স্থপ্তভা বিস্তার করিতেছে। ঐ গ্রহে ভোজনপাত্র মণিময় এবং পর্যাধ্ব ও আসন স্বর্ণময়। উহা মদজলে নিরন্তর পণ্ডিকল হইয়া আছে; কামিনীগণের কাঞ্চীরব, ন্প্রেধনীন এবং মৃদ্ভেগর মধ্র নিনাদে সততই ধর্নিত হইতেছে। উহার প্রাসাদসকল ঘনসন্নিবেশে শোভিত এবং কক্ষাসকল স্নিকতীর্ণ।

সণ্ডম স্থা। হন,মান দেখিলেন, রাবণের গৃহ মরকতখচিত স্বর্ণময় গ্বাকে বিদ্যুংমণ্ডিত বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহা প্রশস্ত শৃংখ ও অস্তে পরিপূর্ণ: উহার উপরিভাগে একটি বিস্তীর্ণ মনোহর শিরোগৃহ নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সর্বদোষশ্ন্য স্সমৃন্ধ নিকেতন স্বাস্রেরও প্রশংসনীয়; রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীর বলবীর্যে ইহা অধিকার করিয়াছেন। প্রিথবীতে ইছা অপেকা উৎকৃষ্ট গৃহ আর নাই। ইহা বহু প্রয়ন্তে নিমিত, ষেন দানবাশিল্পী ময় মায়াবলে প্লম্পুত করিয়াছেন ক্রমধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর একটি গৃহ আছে; তাহার আর উপমা নুষ্ট্রী গৃহ বিস্তীর্ণ মেঘাকার, গগনচারী হংসবাহন স্রচিত বিমানের ন্যার প্রস্কর্শন: দেখিলে বোধ হয় যেন ভ্তলে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা ক্রথচিত শ্রীসোন্দর্যে উল্জব্ধ এবং রাজপ্রভাবের অনুর্প। ঐ স্থানে নার্মান বৃক্ষ পাৃত্পস্তবকে শোভিত আছে:
ঐ সমস্ত পাৃতপ্র পরাগ বার্ডের সর্বর উন্তান হইতেছে। তথায় মেঘমধ্যে
সোদামিনীর ন্যার কামিনী বিকাশ বিরাজমান এবং রাবণের পাৃতপকরথও
শোভমান আছে। ঐ রথ বিকাশিত শৈলাশিধরের ন্যার, নক্ষরখিচত নভো-মন্ডলের ন্যায় এবং নানীরাসলাছিত মেঘের নায়ে স্দৃশ্য। উহার শ্ন্যস্থান ম্বর্ণপর্বতে পূর্ণ, পর্বত ব্যক্ষ সমাকীণ, বৃক্ষ প্রেপ অলংকৃত এবং পুরুপও দল ও কেশরে শোভিত আছে। ঐরথে শ্বেতকান্তি গৃহ, প্রফুলসরোল সরোবর এবং বিচিত্র বন দৃষ্ট হইতেছে। উহা অন্যান্য বিমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; উহাতে রহময় বিহুণ্য, স্বর্ণময় ভাল্লণ্য এবং জীবিতবং তুরণ্য শোভা পাইতেছে। বিহুণ্গের পক্ষ ঈষ্ণ সংকৃচিত ও বক্ত, উহাতে রক্ষময় পূন্প খোদিত রহিয়াছে। হস্তিসকল যেন বাস্ত্রসমূদত: উহাদের দেহে পদ্মপরাগ এবং শ্লেড পদ্মপত্ত। কোখাও বা পন্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহন্তে বিরাজ করিতেছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ এইর্প নানার্প উপকরণে সঞ্জিত; উহা গৃহা-শোভিত গিরি ও বসন্তকালীন চার্কোটর তর্র ন্যায় একান্ত রমণীয়; মহাবীর হন্মান ঐ গৃহ দশন করিয়া অভিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্জব্দ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্জান্বভাব বিনীত নীতিনিন্ট রামের গ্লান্রাগিণী দ্রখিনী জানকীরে না দেখিয়া অত্যুতই কাতর হইলেন।

অন্টম স্থাটি অনন্তর ধীমান হন্মান ঐ স্থানে দশ্ভারমান হইয়া, বারংবার প্রপ্রুর্থ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উহা মণিরক্স্ত্রিত স্বর্ণগ্রাক্ষ্যোভিত

এবং রমণীয় প্রতিমূতিতে স্সভিজত; দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আপনার সমস্ত স্তিমধ্যে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ রথ ব্যোমমার্গে উথিত হইয়া, সূর্যের গমনাগমন পথ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে। উহার সমস্ত অংশ প্রযন্ত্রমিতি এবং সমস্তই মহামূল্য। উহার মধ্যে ষের্প রচনানৈপুণা আছে. দেববিমানেও তাহা দৃশ্টিগোচর হয় না। উহার প্রত্যেক উপকরণ সবিশেষ গুণসম্পন্ন। রাক্ষসরা<del>ত্র</del> রাক্য তপোলব্ধ বীর্যপ্রভাবে ঐ প<sup>্রু</sup>পক অধিকার করিয়াছিলেন। উহা আরোহীর ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহত গমনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ রথের নির্মাণপ্রণালী নিতান্ত বিষ্ময়কর: উহা নানাস্থান-সঞ্জিত নানার্প উৎকৃষ্ট পদার্থে রচিভ হইয়াছে। প্রুম্পক বার্বেগগামী এবং অক্তপ্ণ্যের একাশ্ত দ্র্লভি; যাহারা স্মেম্ব যশ্বী ও স্থী, উহা কেবল তাহাদিগকেই বহন ক্রিয়া থাকে। উহা গাঁতবিশেষ অবসম্বনপূর্বক আকাশের স্থানবিশেষে গমন করিতে পারে। উহাতে নানার প বিচিত্র পদার্থের সমবায় দৃষ্ট হয়। উহা বহুসংখ্য গ্রে পূর্ণ এবং গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ। কুডলশোডিত গ্গনচারী ভোজনপট্ন রাহিচর ভ্তগণ নিঘ্ণিত ও নিনিমেষলোচনে উহাকে বহন করিয়া থাকে। উহা বসন্তের প্রপবং চার্দর্শন এবং বসন্তপ্রী অপেক্ষাও স্কুন্দর।

নবম লগা। অনুশ্তর হন্মান ঐ জনসাক্ষরণ-গৃহের মধ্যে আর একটি গৃহ দেখিতে পাইলেন। তথার রাক্ষ্মরাজ রাস্থ্য বাস করিয়া আছেন। ঐ গৃহ বহন্সংখ্য প্রাসাদে বিভক্ত, অর্থ যোজন বিদ্তৃতি ও একষোজন দীর্ঘ। হন্মান আকর্ণ-লোচনা সীতার অন্বেষণপ্রসূত্তি ভহার মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রাবণের বাসগৃহ ক্রিন্ত প্রশম্ত; উহার স্থানে স্থানে ত্রিদন্তধারী চতুর্দশ্তমণ্ডিত মাতশ্যের শৈভিমান: রক্ষকগণ অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপ্র্বাক উহার সর্বত্র নিরুত্তর রক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে রাবণের রাক্ষসী পত্নী এবং কীর্য-সমাহ,ত রাজকন্যাগণ বিরাজমান। ঐ গৃহকে দেখিলে যেন তর্গগসংকুল নক্রুম্ভীরভীষণ তিমিপিলপ্র্ণ মহাসাগরের ন্যায় নিতাম্ত গম্ভীর বোধ হইয়া থাকে। কক্ষরাজ কুবেরের বে শোভা, চন্দের বে শোভা, উহার মধ্যে তাহাই ম্পিরভাবে নিয়তকাল প্রতিষ্ঠিত আছে। কুবের, যম ও বর্ণের যের্প সম্পি রাবণের তদ্রপে, বা তদপেক্ষাও অধিক হইবে। তাঁহার হর্ম্যের মধ্যস্থলে পুরুপক-রথ: প্রুপকের নির্মাণবৈচিত্র্য দেখিলে বিক্ষয় জন্মে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা স্বলোকে রক্ষার নিমিত্ত ঐ দিব্যর্থ নিমাণ করিয়াছিলেন। উহা বহুরত্ন-র্থাচত; বক্ষাধিপতি কুবের তপোবলৈ প্রজাপতি রক্ষা হইতে উহা লাভ করেন। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্যে কুবেরকে পরাসত করিয়া উহা হস্তগত কবিষাছেন। ঐ দিব্যরখের সভন্ভসকল স্বর্ণময় ও সূর্বচিত, তদুপরি ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি খোদিত রহিষাছে। রখ শ্রীদোন্দর্যে উজ্জ্বল: গগনস্পশ্রী কটোগার ও বিহাবগুহে শোভা পাইতেছে। উহা স্বৰ্গময় সোপান, স্ফটিকময় গৰাক্ষ এবং ইন্দ্রনীলময় বেদিসমূহে অলংকৃত; মহামূল্য পদ্মরাগ এবং নিরুপম মা্কাস্তবকে র্থাচত আছে। উহার কু, াসকল স্কুদুশ্য এবং স্থানে স্থানে পবিত্রগন্ধী রক্ত-চন্দন অর, গরাগ বিস্তার করিভেছে।

তখন মহাবীর হন্মান ঐ তর্প স্বপ্রকাশ প্রপকরথে আরোহণ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ করিলেন এবং উহাতে উপবেশনপূর্বক অল্লপানসম্ভূত সর্বব্যাপী দিব্যগন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তংকালে বায়্ স্বয়ংই যেন ঐ গ্রুহসম্পর্কে গন্ধবং পদার্থের স্বার্প্য লাভ করিয়াছেন। হন্মানের সর্বাঙ্গ সেই বায়্সংসর্গে স্থানিধ; তথন বন্ধ্ যেমন বন্ধ্কে সেইর্প তিনি তাঁহাকে আ্থাণ করিতে লাগিলেন এবং কেবল ঐ গন্ধ দ্বারাই রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ অনুমান করিয়া লাইলেন।

অনতর তিনি প্রপকরথ হইতে অবতরণপূর্বক রাবনের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ একান্ত রমণীয়; উহার সোপান মণিময়, গবাক্ষ দ্বর্ণময় এবং কৃত্রিম স্ফটিকময়: স্থানে স্থানে হাস্তদন্তনিমিত প্রতিমাতিসকল শোডা পাইতেছে। চতুর্দিকে রয়্পচিত সরল ও স্কৃদীর্ঘ স্তম্ভ; দেখিলে বোধ হয় যেন ঐ দিব্য নিকেতন পক্ষসংযোগে গগনে উজ্ঞীন হইতেছে। উহার কৃত্রিমতলে চতুর্নেগ স্কৃতিশতীর্ণ চিত্র-আস্তরণ: স্থানে স্থানে বিহন্ধেরা হর্ষভরে কলরব করিতেছে। উহা হংসধবল ও অগ্রুধ্পে ধ্রুবর্ণ। উহা পত্র ও প্রেপে স্কৃদিছত বিলয়া বিশ্রুবেশ ও অগ্রুধ্পে ধ্রুবর্ণ। উহা পত্র ও প্রেপে স্কৃদিছত বিলয়া বিশ্রুবেশ তিরার নানাবর্ণে রঞ্জিত আছে। ঐ গ্রেহ দ্গিটপাতমাত্র সকলেই উল্লাস্ত হয়। উহার প্রভায় লোকের কান্তি পরিস্কৃত্র হইয়া থাকে। তংকালে উহা জননীর নায় র্প, রস প্রভৃতি স্থাপার্থ স্বায়া হন্মানের চক্ষুরাদি পর্যেশ্যুরকে পরিস্কৃত করিতে লাগিব্যে শিকা গৃহ দর্শনে মনে করিলেন, ইহা কি ভোগভ্মি স্বর্গ, না ক্রিণাদি লোক, ইন্দ্রপর্মী অমরাবর্তী না কোন গন্ধবের মায়া? দেখিক্সেম্ স্বর্ণস্তন্তেশভাপরি দীপাশিখা মহাধ্রতের কপটে পাশক্রীড়ায় পরাজিত ক্রিতের নায় ধ্যান করিতেছে। তংকালে দীপালোক, রাবণের তেজ ও ভ্রেক্সেনাতিতে সমস্ত গ্র বারপরনাই উজ্জ্বল রহিয়াছে।

তথায় বহ্সংখ্যা স্বুধা রমণী নানাবিধ বসনভ্ষণ ও উৎকৃষ্ট মাল্যে স্কৃষিক্ত হইয়া চিত্র-আন্তরণে শয়ন করিয়া আছে। তথন রাত্রি শিবপ্রহর অভীত; উহায়া ক্রীড়াকোতৃকে বিরত হইয়া, পানভরে অকাতরে নিদ্রা ঘাইতেছে। উহাদের ভ্ষণশব্দ আর শ্রুতিগোচর হয় না, স্তরাং সমস্ত গৃহ ভ্গারব-শ্রা পদ্মবনের নায় শোভা পাইতেছে। উহাদের নের ম্বিত্র ম্থে পদ্মগধ্ধ; ঐ সকল মুখ্শ্রী দিবসে বিকসিত এবং রাত্রিকালে মুক্লিত পদ্মের নায় শাক্ষত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে হন্মান এইয়্প অন্মান করিলেন, ব্রিঝ মদমত্ত শ্রমরেরা এই সমস্ত মুখ পদ্মবোধে নিয়তই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ফলতঃ তংকালে তিনি গ্রণগোর্বে উহাদের মুখ পদ্মেরই অন্র্প বোধ করিতে লাগিলেন।

রাবণের শয়নগৃহ ঐ সকল রমণীতে প্রণ; স্তরাং উহা নক্ষরথচিত শারদীয় নিমল নভামণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সর্বাধ্যস্থার নারীসমূহে সততই পরিবৃত: তিনি তারকারেণ্টিত শ্রীমান শশাওেকর ন্যায় বিরাজিত আছেন। তখন হন্মান রাজপত্নীগণকে দেখিয়া মনে কবিলেন, প্রণাক্ষয় হইলে যে সকল তারকা গগনতল হইতে স্থলিত হয়, তাহারাই ব্রিঝ এস্থলে মিলিত হইয়াছে। ফলতঃ উহাদিগের রূপ, লাবণা ও উজ্জ্বলতা তারকারই অন্রুপ। পানপ্রমোদে উহাদের কেশপাশ আল্ব্রলিত ও অলংকার শল্থ হইয়াছে। সকলেই ঘোর নিদায় নিমশ্ন; কাহারও তিলক বিল্পত, কাহারও ন্প্র চরণচাতে, কাহারও হার পাশ্বলিন্বত, কাহারও ম্রাদাম



ছিম, কাহারও বসন স্থালিত এবং কাহারও বা কাণ্ডীগ্র্প বিক্ষিণ্ড ইইয়াছে। উহারা আসবরসে অলস হইয়া, ভারবহনক্লান্ত বড়বার ন্যায় শয়ান। কোন রমণীর কর্ণে কুণ্ডল নাই এবং কাহারও বা মাল্য ছিল্ল ও মার্দিত ইইয়াছে। সকলেই অরণ্যে মাত্রগদলিত প্রন্থিত লতার ন্যায় প্রিয়দর্শন। কাহারও



ভ্যোৎস্নাধবল মৃত্তাহার স্তন্যুগলের মধ্যে স্ত্পোকার হইয়া নিদ্রিত হংসের ন্যায়, কাহারও নীলকান্তহার জলকাকের ন্যায় এবং কাহারও বা স্বর্গহার চক্রবাকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহারা নদীবং শোভিত; উহাদিগের জঘনস্থান প্রালন, কিঙ্কিণীজাল তরজা, মুখ কনকপান্ম এবং বিলাসই নক্তকুম্ভীরর্পে

অন্মিত হইতেছে। কামিনীগণের মধ্যে কাহারও স্কুমার অঞ্গে এবং কাহারও বা স্তন্ম-ডলে বিহারচিক্ত ভ্ষণের ন্যায় শোভিত। কাহারও অঞ্জ মুখ্মার,তে চণ্ডল হইয়ে বারংবার মুখেরই উপর পড়িতেছে ; দেখিলে বোধ হয়, যেন মুখ-ম্লে স্বর্ণসূত্ররিচত নানাবর্ণের পতাকা উন্ডীন হইতেছে। কোন রমণীর কুণ্ডল শ্বাসপ্রনে মৃদ্মেন্দ আন্দোলিত; তংকালে ঐ মধ্বনধী স্বভাবস্বতি স্থকর নিঃশ্বাসবায়**্ রাবণকে সেবা করিভেছে। কেহ নিদ্রা**বেশে রাবণবোধ করিয়া প্নঃ প্নঃ সপত্নীর মুখ আদ্রাণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে সকলেই রাবণের প্রতি একাণ্ড অন্বেক্ত এবং সকলেই পানসম্পর্কে হতজ্ঞান; স্তুতরাং ঐ সপন্নীও আবার উহাকে রাবণবোধে চতুন্বন করিতেছে। কেহ বলয়মণিডত ভ্রুজ্পতা এবং রমণীয় বসন উপধান করিয়া শয়ান; একজন অন্যের বক্ষঃস্থলো মুক্তক রাখিয়াছে; আর একজনও আবার উহার বাহ্মুলে আশ্রয় লইয়াছে; একজন অন্যের ক্রোড়ে নিপতিত, আর একজনও আবার উহার স্তনমণ্ডলের <mark>উপর নি</mark>দ্রিত। এইর্পে সক**লে পরস্পর পরস্পরের অধ্গ-প্রত্য**ঞ্গ আশ্রয়পূর্বক যোর নিদ্রায় আচ্ছল রহিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহসংস্পর্শে সমুখী। উহারা ভ্জেস্তে পরস্পর গ্রাথত হইরা, মালার নাার শাে্ভা পাইতেছে। তদদশনে ত্ত্বন্ধে সদশ্য থাপত হহরা, মালার নাার লোভা পাহতেছে। তদদশনে বোধ হইল বেন লতাসকল বসন্তের প্রাদ্ভাবে ক্র্রিমত, বায়্ভরে পরস্পর মালাকারে প্রথিত, ব্লের স্কল্ধে সংসন্ত এবি চ্পাসপ্তল হইয়া শোভিত আছে। তংকালে কামিনীগদ পরস্পর সংনিক্তি হইয়া শয়ান, উহাদের অধ্য-প্রত্যপা ও বসন-ভ্রণের আর কিছুমার প্রভেদ লাক্ত হইতেছে না। রাবণ নিদ্রিত, স্তরাং প্রজনিত স্বর্ণ-প্রকৃতি নির্নিমেষলোচনে নির্ভরেই বেন ঐ সমস্ত রমণীকে দেখিতেছে। রাজ্যি রাজাণ, দৈতা, গশ্বর্ণ ও রাজ্যসের কন্যা-সকল উহারা তদায় প্রীমেশবের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া, স্মরাবেশে স্বরংই উপস্থিত হইয়াছে। ক্রিমিশবের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া, স্মরাবেশে স্বর্বে অন্রাগিণী নহে। ঐ সকল রাজপত্নী সংকুলোপের ও র্পসম্পর। উহারা রাপাণে রাবণের একান্ত মন্যালিটী হইয়া আছে। ক্রমত হন্মান উহারা র্পগ্রে রাবণের একাশ্ত মনোহারিণী হইয়া আছে। তখন হন্মান এইর্প অন্মান করিলেন, যদি রামের সহধর্মিণী এই সমস্ত রাজপদ্মীর ন্যায় রাজভোগ্যা হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে রাবণের পক্ষে একপ্রকার শ্রেয় ছিল; কিন্তু তিনি একান্ত পতিপ্রায়ণা, রাবণ মায়ার্প ধারণপ্রেক, তাঁহাকে অতি ক্লেশেই হরণ করিয়াছে।

দশম দগাঁ। পরে হন্মান শরনগ্তের ইতস্ততঃ দ্ভিট প্রসারণপ্রক এক স্ফটিকনিমিত বেদি নিরীক্ষণ করিলেন। উহা রন্নপচিত ও একান্ত রমণীয়, ভ্লোকে উহার উপমা বিরন্ধ। ঐ বেদির উপর নীলকান্তমর পর্যক বিনাস্ত রহিরাছে। পর্যক্রের পদসকল হস্তিদন্তর্গিত ও স্বর্গমিত, সর্বোপরি মহাম্ল্য আস্তরণ অপ্র শোভা পাইতেছে। পর্যক্র একান্ত উক্ষ্রল ও অশোকমাল্যে অলক্ত; উহার একদেশে একটি শশাক্ষ্সদৃশ শেবভছ্ক আছে; সর্বার্থকিনিমিত প্রতিলকা চামর বীজন করিতেছে; উহা বিবিধ গন্ধদ্বো স্রভিত এবং অগ্রুষ্পে স্বাসিত; উহাতে একান্ত মৃদ্ল উপায়,চর্ম আস্তীণ রহিরাছে!

ঐ পর্যন্তেক রাক্ষসরাঞ্জ রাবণ নিদ্রিত আছেন। তাঁহার সর্বাশ্য সম্গন্ধি রন্ত-দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ চন্দনে চচিতি, বর্ণ ঘন মেঘের ন্যায় নীল, নেত্রম্গল আরম্ভ, কর্ণে উল্জ্বল কুণ্ডল, পরিধান দ্বর্ণখিচিত বন্দ্র এবং অঞ্জা নানার্প উৎকৃষ্ট অলংকার। তিনি সন্ধ্যারাগরিপ্তত বিদ্যুদ্গ্র্ণজড়িত জলদের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তর্লতাসল্কুল মন্দরগিরি ধরাপ্রণ্ঠ পতিত আছে। তিনি কামর্পী ও স্বর্প; পানপ্রমোদে বিরত হইয়া নিদ্রা ধাইতেছেন এবং মাতণ্যের ন্যায় ঘন-ঘন দীঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

তথন হন্মান লাজ্কাধিপতি রাবণকে দর্শন করিয়া, ভাতবং শাহ্কতমনে কিণ্ডিং অপস্ত হইলেন। পরে সোপানপর্বে ক্রমশঃ আরোহণপ্রবি, বারংবার ঐ মদবিহাল মহাবারকে দেখিতে লাগিলেন। মহাপ্রভাপে রাবণ নিমর্রজ্ঞলে গদধ্যক্ষরং শয়নতলে নিপতিত; তাঁহার ভ্রের্গলে ইন্দ্রধ্যজের ন্যায় প্রসারিত আছে। উহা কেয়্রমণ্ডিত স্থলে ও দঢ়ে; দেখিতে অপলত্লা ও করিশাশুভাকার। ঐ ভ্রেশ্বয়ের অপ্যাইত শোভন নথে ও অপ্যার্গীয়কে স্পোভিত; উহা পঞ্চার্গি উরগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহা করিবর ঐরাবতের দন্তপ্রহাররণে অহিকত, বল্লান্দ্র থান্ডিত এবং বিকার্টকে ক্রতবিক্ষত হইয়ছে। উহা স্বান্থিতল স্বান্ধি রক্তদদনে চচিত; ঐ হস্ত রণস্থলে স্বাস্করেও নিবারণ করিয়া থাকে। উহা মন্দরপান্বান্ধ রোমদ্পত ভ্রেলেগের ন্যায় ভাষণ। পর্বতপ্রমাণ রাবণ ঐ দ্ই গিরিশাণবাবং হস্তে একান্ড শোভিত আছেন ত্রিহার মুখ হইতে প্রাণ্ডিন্সার্গিত হইতেছিল। তাঁহার মুখ ক্রতস্বের্গিত, মন্তকে মণিম্রাথাচিত ইবং স্থালিত স্বর্গাকিরীট, বিশাল বক্ষে ক্রিন্সার্ভিত, মন্তকে মণিম্রাথাচিত ইবং স্থালিত স্বর্গাকান। তংকালে উহাকে ক্রিনান্ধ বিদার এবং পরিষান পাঁতবর্ণ পট্রাস। তংকালে উহাকে ক্রিনান্ধ বামং হয়, যেন জাহেবাগর্ভে একটি মাত্রগা নিদ্রার অভিভূতে হইয়্র্যুক্তি।

মাতঞা নিদ্রায় অভিভ্ত হইয় বিছে।

ঐ সময় শয়াগ্রের ক্রিদিকে চারিটি স্বর্ণপ্রদীপ দীপামান; তল্বারা
বিদ্যুল্যুণে জলদের ন্যায় রিবিশের কৃষ্ণ কলেবর স্কৃপত নির্নীক্ষিত হইতেছিল।
পদ্মীগণ উত্বার পদতলে নিপতিত; উহাদিগের মুখল্রী শশাওস্কৃদনর, কর্ণে
নীলকালতথাচিত স্বর্ণকৃণ্ডল, হস্তে হরিকশোভিত কেয়্র এবং গলে অন্যান
মাল্য। উহাদিগের মুখল্লীতে পর্যত্ব তারকাকীর্ণ গগনের ন্যায় শোভিত আছে।
উহারা নৃত্যুগীতে অতিশয় পট্র, ক্রীড়াকৌতুকে পরিল্লান্ত হইয়া প্রস্কৃত
রহিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কেছ নৃত্যুকালে স্কুলিত অংগভঞ্গী প্রদর্শনপ্রেক ক্লান্ত; কেছ বীণা আলিক্যন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে; তল্পুতে বোধ
হয়, যেন স্লোতোবিহারিশী নলিনী বদ্দছাপ্রাম্ভ একটি প্যেতের আল্রয় লইয়াছে।
কেহ মড্ড্রক বাদ্য কক্ষে লইয়া, বালবংসা জননীর ন্যায় শয়ন, কেছ মুদ্দ্র এবং
কেছ বা পণব গ্রহণপূর্বক প্রস্কৃত; কেছ সম্মুখে ও প্রেট ডিন্ডিম রাখিয়া,
বেন স্বামী ও প্রের সহিত নিদ্রিত আছে: কেছ আড়ন্বর লইয়া শায়িত; কেছ
স্বীয় স্বর্ণকলসতুল্য কুচব্যুলল বাহ্যুপাশে বেন্টন এবং কেছ বা অন্যকে
আলিংগ্রুপ্রকি নিদ্রিত।

অনন্তর হন্মান ঐ সমস্ত কামিনীর মধ্যে রাবণের প্রিরমহিষী মন্দোদরীকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি এক স্বতন্ত শব্যায় শ্রান, মণিম্ব্রাষ্ঠিত অলংকারে স্মৃতিজ্ঞত, আপনার শ্রীসৌন্দর্যে যেন শ্রনগৃহ শোভিত করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কনকগোর; তিনি সমস্ত অন্তঃপ্রের অধীন্বরী। হন্মান ঐ মন্দোদরীকে দেখিয়া উ'হার রূপ ও ধৌবনপ্রভাবে এইরূপ অন্মান করিলেন, ব্রি ইনিই

জানকী হইবেন।

তখন হন্মানের মৃথ সহসা প্রফালে হইল এবং মনের হর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় কপিপ্রকৃতি প্রদর্শনপূর্বক কখন বাহ্যাস্ফোটন, কখন প্রচছ-চাম্বন, কখন ক্রীড়া, কখন গান ও কখন বা স্তম্ভে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

একাদশ দর্গ ॥ অনন্তর হন্মান কপিবৃদ্ধি পরিত্যাগপ্র ক দিথরভাবে ভাবিলেন, জানকী রামের প্রতি একান্ত অন্রক্ত, তিনি যে এই বিরহদশায় পানাহার ও নিদ্রা প্রভৃতি ভোগস্থা আসক্ত হইবেন এর্প কথনো বোধ হয় না; বেদাবিন্যাস তাঁহার পক্ষে একান্ত অসন্ভব; অন্য ব্যক্তিকে, অধিক কি, স্বররাজ্ঞ ইন্দ্রকেও যে তিনি প্রার্থনা করিবেন, ইহাও বিশ্বাস্য বিলয়া বোধ হইতেছে না। রাম সর্বপ্রধান, দেবগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার তুল্যকক্ষ নাই। স্তরাং এক্ষণে এই যে রমণীকে দেখিতেছি, ইনি বোধ হয় অন্য কেহ হইতে পারেন।

মহাবীর হন্মান এইর্প অন্মান করিরা পা্নভ্মিতে বিচরণ করিতে মহাবার হন্মান এহর্প অন্মান কাররা পানভ্মেতে বিচরণ কারতে লাগিলেন। দেখিলেন, তথার কোন কামিনী পাল্য ভার প্রাণত হইয়া শয়ান, কেই নৃত্য, কেই গাঁতে ক্লান্ড এবং কেই বা প্রতিপানে বিহন্ত ইইয়া পাতত আছে। উহাদিগের মধ্যে কেই ন্বনাবেশে কাইটেও র্প বর্ণনা করিতেছে; কেই গাঁতার্থ স্মানত র্প ব্যাখ্যা করিয়া নিতেই এবং কেই বা দেশকাল সংক্লান্ত নানা বিষয় উল্লেখ করিতেছে। এ প্রান্ত্র বিবিধর্প আহার্যবিশ্তু প্রস্তৃত; ম্গ, মহিষ ও বরাহ্মাংস শত্পাক্তি সাঞ্চত আছে। প্রশানত স্বর্ণপাতে অভ্রেম্বর ও কুরুট্মাংস, দাধলবন্দ্রেশ্তে বরাহ ও বায়নিসমাংস, শ্লেপক ম্গন্মাংস, নানার্প ক্কল, মান অধভিরে শশক এবং স্প্রক একশলা মংস্য প্রচরে পরিমাণে আহ্ত আছে। এক স্থানে বিবিধ লেহা ও পের, অন্যা লবণান্ত মিলিত প্রাপ্ত করা কোলা বা মানার্থ ক্লান্ত আছে। প্রান্ত্র স্বর্ণ করা ক্লান্ত বিবিধ লেহা ও পের, অন্যা লবণান্ত মিলিত প্রাপ্ত করা করা ক্লান্ত বা মানার্থ ক্লান্ত বিবিধ লেহা ও পের, অন্যা লবণান্ত মিলিত প্রাপ্ত করা ক্লান্ত বা মানার্থ ক্লান্ত বা মানার্থ ক্লান্ত বা মানার্থ ক্লান্ত বা মানার্থ ক্লান্ত বা মানা্র্য ক্লান্ত ক্লান্ত বা মানা্র্য ক্লান্ত বা মানা্র্য ক্লান্ত ক্লান্ত বা মানা্র্য ক্লান্ত ক্লান্ত বা মানা্র্য ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত বা মানা্র্য ক্লান্ত বা মানা্র্য ক্লান্ত বা মানান্ত ক্লান্ত ক্ মিল্লিত প্প এবং কোথাও বা নানার্প ফলম্ল দৃষ্ট ইইতেছে। পানভ্মি প্রেপ্যাপহারে স্বর্গতিত এবং ঘনসংশ্লিষ্ট শষ্যা ও আসনে স্কাষ্মত; তংকালে <mark>উহা অণ্নিসংযোগ ব্যতীতও যেন প্রদীণ্ত হইতেছে। উহার কোথাও রাশীক্ত</mark> মাল্যা, কোথাও স্বৰ্ণাকলস এবং কোথাও বা মণিময় ও স্ফাটিক পানপাত্ৰ. ঐ সমস্ত পারে সূরা পরিপূর্ণ আছে। সূরা শর্করা, মধ্র, পুন্প ও ফল হইতে উৎপন্ন এবং চূর্ণ গম্পদ্রবাসমূহে স্বাসিত। তথার কোন পারের মদ্য অর্ধাবশিষ্ট, কোন পারের সমস্তই নিঃশেষে পীত এবং কোনটি এককালে অম্পৃন্ট আছে। তৎসম্দের লোকব্যবস্থাক্রমে প্রণালীপ্র্বক স্থাপিত। তথার বহুসংখ্য শব্যা লোকশ্ন্য দৃষ্ট হইতেছে; কামিনীগণ পরস্পর পরস্পরের অনিলগানপাশে বন্ধ, একজন অন্যের বস্ত গ্রহণ ও তন্ধারা আপনার সর্বাৎগ আবরণপূর্বক নিদ্রিত আছে। বায় শীতল চন্দন, মধ্রর মদ্য এবং বিবিধ প্রকার মাল্য ও ধ্পের গন্ধ হরণপূর্বক প্রবাহিত হইতেছে। তৎকালে হন্মান ঐ অস্তঃপ্রের সমস্ত স্থান পর্যটন করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না। তিনি রাবণের পত্নীগণকে দেখিয়া ধর্মলোপভয়ে শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন, নিদ্রবস্থায় পরস্তী দর্শন অবশ্যই আমার দোষাবহ হইবে। আমি জন্মার্বচিছ্নে কখন পরনারী দেখি নাই; বিশেষতঃ আজ এই পরদারপরায়ণ রাবণকে নিরীক্ষণ করিলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার পাপ স্পর্শ হইবে। তিনি

আরো ভাবিলেন, আমি এই স্থানে রাবণের পদ্নীদিগকে অসৎকৃচিত অবস্থায় দেখিলাম, কিন্তু ইহাতে আমার ত কিছুমার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। মনই পাপ-প্ণো ইন্দিরকে প্রবর্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু আমার মন অটল। আরও দ্বীজাতির মধ্যে স্থাকৈ অন্সন্থান করা আবশাক, অন্ফিন্ট স্থা-লোককে কে কোথায় ম্গার মধ্যে অন্বেষণ করিয়া থাকে। স্তরাং ইহাতে কদাচই আমার ধর্মলোপ হইবে না। আমি পবিত্র মনে এম্থানে প্রবেশ করিয়াছি। এক্ষণে এই অন্তঃপ্রের সকল স্থানই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না।

হন্মান দেবকন্যা ও নাগকন্যাসকল অবলোকন করিলেন, কিন্চু তাহাদের মধ্যে জানকীর উদ্দেশ পাইলেন না। পরিশেষে তথা হইতে নিজ্ঞানত হইলেন এবং অন্যায় সীতার অন্বেষণার্থ প্রস্থান করিলেন।

**ম্বাদ্শ দর্গাঃ** অনুশতর হন্মান তংকালে এইর্প চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই লগ্কাপ্রবীর নানাম্থান অন্সম্থান করিলাম, কিন্তু কোথাও সেই চার্দশনা সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। এককে হৈবাধ হয় সাধনী সীতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপনার পাতিবৃত্ত শুমী রক্ষায় একান্ত যদ্বতী, হয়ত দ্রাচার রাবণ তল্জন্য ভানমনোরথ হৈছে তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছেন। রাবণের পদ্মীগণ দীর্ঘাঞাী, উহাদের ক্রিমানিকট এবং আস্য বিশাল, হয়ত জানকী ঐ সমস্ত রাক্ষসী মূর্তি ফিল্লিকণপূর্বক ভরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হা! একণে তাঁহার দর্শন পাইবার প্রায়োল্ডর নাই। আমার এই সম্দ্রুলগ্যনের শ্রম বার্থ হইল এবং অন্বের্থনি নির্পিত কালও অভিক্রাল্ড হইয়া গেল; অতঃপর সেই উগ্রন্থভাব ক্রিবের নিকট গমন করা আমার পক্ষে নিতাল্ডই দ্বুকুর হইতেছে। আমি এই অল্ডঃপ্রের সর্ব্য অন্সন্ধান করিলাম, রাবণের পত্নীদিগকে দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পতিপ্রাণাকে পাইলাম না। আমার সমুস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইল। আমি সমৃদু পার হইলে, বৃ**ন্ধ** জাম্ববান ও অঞ্চদ প্রভৃতি বীরগণ আমায় কি বলিবেন! আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াই বা উ'হাদিগের নিকট কি প্রত্যুত্তর করিব। এক্ষণে অন্বেষণের নির্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে, অতএব প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে শ্রেয়। অথবা নিজের দেহ নণ্ট করা স্মুসপ্সত নহে। উৎসাহ প্রালাভের মূল, উৎসাহ অনিবর্চনীয় সূথ, উৎসাহ কার্যপ্রবর্তক এবং উৎসাহই কার্যসম্পাদক, সত্তরাং উৎসাহ অবলম্বন করা আমার উচিত হইতেছে। আমি পানগৃহ, প্রুপাগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াভ্মি, বিমান, ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈভ্যস্থান এবং উদ্যান ও প্রাসাদের মধ্যবভাঁ পথসকল অন্সম্পান করিয়াছি, এক্ষণে যে সমস্ত স্থান দেখি নাই. তাহাই অন্বেষণ করা আমার আবশ্যক হইতেছে।

হন্মান এইর্প অবধারণপ্রক লাকার ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন উধের্ব উখিত, কখন বা নিপতিত হইতে লাগিলেন; কখন কোন স্থানে দন্ডারমান হইলেন, কখন বা করেক পদ গমন করিলেন, কখন কোথাও ম্বাররোধ করিয়া দিলেন, কখন বা কোথাও ম্বার উম্বাটন করিলেন। এইর্পে ঐ মহাবীর অস্তঃপ্রের তিলার্ধ ভ্মিও দেখিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। চৈত্যবিদি, ভ্বিবর ও সরোবর অন্সম্থান করিলেন; বিকৃত বির্প

নানার্প রাক্ষসী, সর্বাঞ্চাসন্করী বিদ্যাধরী এবং প্রেচন্দ্রাননা নাগকনা অবলোকন করিলেন, কিন্তু কুরাপি সেই পতিপ্রাণা সীতার দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি বানরগণের উদ্যোগ ও সমন্ত্রভাষন বিফল দেখিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইতে লাগিলেন।

রয়োদশ সর্গ u অনন্তর হনুমান রাবণের অন্তঃপরে হইতে প্রাকারে আরোহণ-প্রেক ডড়িতের ন্যায় খটিডি কিয়ন্দরে গমন করিলেন। ভাবিলেন, আমি রামের শাভ সংকল্পে এই লংকার সকল স্থানই অন্সন্ধান করিলাম। কিন্তু কোথাও জানকীর সন্দর্শন পাইলাম না। আমরা প্রথিবীর সরিং, সরোবর ও দুর্গম পর্বতসকল পর্যটন করিলাম, কিন্তু কোখাও সেই পতিপ্রাণাকে দেখিতে পাইলাম না। বিহগরাজ সম্পাতি কহিরাছিলেন, এই লংকাতেই জানকী আছেন, একথা কি মিথ্যা হইবে : রাবণ বলপূর্বক সীতাকে আনিয়াছে : সীতা এখন ত সম্পূর্ণ পরাধীন, তথাচ বে রাবণের ভোগ্যা হইবেন, ইহা সম্ভবপর হইতেছে না। বোধ হয় দ্রান্ধা রাবণ জানকীরে অপুহরণপূর্বক অপসরণকালে রামের স্তীক্ষ্-শর-পাতে ভীত হইয়া, মহাবেগে প্রস্থের উথিত হইয়াছিল, সেই সময় সীতা পথিমধ্যে উহার করভণ্ট হইয়া ব্রেকিবেন। অধবা তিনি ব্যোম-মার্গ হইতে মহাসারর নিরীক্ষণপূর্বক স্থাইনস্কলভ ভরেই বিনন্ট হইয়াছেন; কিন্বা সেই স্কুমারী, রাবণের গমনবেগ আ মহিন্দলভ ভরেই বিনন্ট হইয়াছেন; কিন্বা সেই স্কুমারী, রাবণের গমনবেগ আ মহিন্দলভ ভরেই বিনন্ট হইয়াছেন; করিয়াছেন। জানকী রাবণের রথে অভিত হইতেছিলেন, গতিপথে বিস্তীর্ণ মহাসমূদ্র, বোধ হয়, তিনি রথ সুইতে স্থালিত হইয়া ঐ গভার জলে নিপতিত হইয়া থাকিবেন। না, দ্দান্ত রাবণ নিতান্ত ক্ষ্মান্ত, সে ঐ অনাথাকে পাতিরতা রক্ষায় বত্ববভার, হয়ত তাহারাই সেই অসিতলোচনাকে গ্রাস করিয়া থাকিবে। হা! জানকী আর নাই: তিনি পদ্মপলাশলোচন রামের দুঃসহ বিরহতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহারই মুখচন্দ্র ধ্যান করিতে করিতে দেহপাত করিয়াছেন। তিনি নির্বচিছ্ন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা! এই বালয়া কর্ণকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে আপনার প্রাণান্ত করিয়াছেন। অথবা যদিও তিনি জীবিত থাকেন তাহা হইলে পঞ্চরম্থ সারিকার ন্যায় এই স্থানে অনগ'ল অশ্রুক্তল বিসর্জন করিতেছেন। সেই জনক-নন্দিনী রামের সহধমিশী, তিনি যে রাবণের বশবতিনী হইবেন, কথনই এরপে বোধ হয় না। হা! এক্ষণে আমি পত্নীগতপ্রাণ রামের নিকট গিয়া কি কহিব? জানকীরে দেখি নাই, কি দেখিয়াছি, অথবা তিনি বিনণ্ট হইয়াছেন; এই সমস্ত কথার কোনটিই তাঁহার নিকট ব্য<del>ত্ত্</del>ত করিতে পারিব না। যদি কোন কথা বলৈ ভাহাতে দোষ, যদি না বলি, ভাহাতেও দোষ। হা! এক্ষণে আমার গ্রহবৈগ্যণ্যে কি সংকটই উপস্থিত হইল!

অনশ্তর হনুমান পনেবার মনে করিলেন, যদি আমি সীতার উদ্দেশ না লইয়া কিন্দিকশ্বায় গমন করি, তাহাতে আমার প্রুষার্থ কি? শতযোজন সম্দু লঞ্জন করিবার শ্রম ও যত্ন ব্যর্থ হইল; লঞ্চাপ্রবেশ এবং নিশাচর দর্শনিও নিন্দল হইয়া গেল। জানি না এক্ষণে কিন্দিকশ্বায় গমন করিলে, স্থাবি আমায় কি বলিবেন! বানরগণ কি কহিবে! এবং সেই রাম ও লক্ষ্যণই বা কি কহিবেন!

হা! যদি আমি রামকে গিয়া বলি যে, জ্ঞানকীরে কোখাও দেখিতে পাইলাম না, তবে তন্দক্তেই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এই কথা নিতালত নিদারণ, বলিতে কি. রাম শ্রবণ করিলে কোনক্রমেই আর বাঁচিবেন না। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভব্তিপরায়ণ, রামের মৃত্যু হই**লে** তিনি**ও নিশ্চয় মরিবে**ন। অনন্তর ভরত এই দ্বঃসংবাদে কাতর হইয়া প্রাণত্যা**গ করিবেন** এবং শত্র্বাও উ'হার অন্ত্রামী হইবেন। পরে দেবী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও স্ক্রমিয়া প্রশোকে একান্ত অধীর হইয়া শরীরপাত করিবেন। সম্মাীব কৃতজ্ঞ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তিনি উপকারী রামের বিয়োগদঃখে ব্যাকুল হইয়া, কোনমতে প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন না। পরে রুমা পতিশোকে দুর্মনা ও দীনা হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। তারা একে বালীর জ্বন্য কাতরা আছেন, তাহাতে আবার স্ত্রীবের বিচ্ছেদ: তিনি এই অপ্রতিকর ঘটনার নিশ্চয়ই মরিবেন। কুমার অঞ্গদ জনক-জন্দনীর অদর্শন এবং স্থায়ীবের লোকান্তরগমন এই দুই কারণে দেহ বিসর্জন করিবেন। অনন্তর বানরগণ প্রভ,বিরহে কাতর হইরা ম, ডিগ্রহার ও চপেটাঘাতে স্ব-স্ব মুম্ভক চূর্ণ করিবে। কপিরাজ সমুগ্রীব সাম দান ও সম্মানে ঐ সকল বানরকে প্রতিনিয়ত লালন-পালন করিতেন; এক্ষণে তাহারা বন, পর্বত, বা গৃহায় আর বিহার করিবে না এবং ভর্ত্বিনাশ শোকে প্রক্রেয়ের সহিত শৈলাশখর যে সকল ফল আমার হাঁসৈ ও মুখে বদ্চছাক্রমে পতিত হইবে, আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিব। অথবা এই জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি সাগরতীরে জ্বনশ্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া এই দেহ ভঙ্গসাৎ করিব; কিন্দা তথায় এই সংকট হইতে মুক্তির জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিব ; প্রায়োপবিষ্ট হইলে শ্যাল, কুরুরে ও কাকেরা আমার অপ্য-প্রতাণ্য ছিন্নডিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে। জলপ্রবেশই ঋষিনিদিন্টি মৃত্যু, আমি তাহাও স্বীকার করিব। হা! আমার সম্দ্রলভ্যনর্প ফাশ্কর ও স্বশ্ব কীতি সীতার অদর্শনে চিরদিনের জন্য বিলাপত হইল! আত্মহত্যা মহাপাপ; জীব দেহ রক্ষা করিলে সর্বপ্রকারে শৃভ ফল উপভোগ করিয়া থাকে; স্তরাং আমি প্রাণধারণ করিয়া থাকিব ইহাতে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

অনশ্তর হন্মান থৈষা ও সাহস আশ্রয়পূর্বাক প্রনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মহাবল রাবণকে বিনাশ করিব। ঐ দ্রাচার সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে উহার বধসাধনপূর্বাক নিশ্চরাই বৈরশ্বনিধ করিব। অথবা উহার দেহ সম্ভূবক্ষে উৎক্ষেপণ করিতে করিতে পরপারে লইয়া পশ্পতির নিকট পশ্র ন্যায় রামকে উপহার দিব। আমি বতদিন না জানকীর সন্দর্শন পাইতেছি, ভাবং এই লব্দাপ্রী বারংবার অনুসন্ধান করিব। যদি সম্পাতির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই স্থানে রামকে আনয়ন করি, আর তিনি আসিয়া ৩৫

বদি জানকীরে দেখিতে না পান, তবে নিশ্চরই কুপিত হইয়া আমাদিগকে দশ্ধ করিবেন। স্তরাং এই প্রদেশে মিতাহারী ও জিতেন্দ্রির হইয়া, তর্তলে বাস করাই আমার পক্ষে শ্রের হইতেছে। একমার আমার ব্যতিক্রমে যে সমস্ত নরবানরের প্রাণসঞ্চ উপাশ্বিত হইবে, ইহা উপেক্ষা করা কোনকমে উচিত হইতেছে না। ঐ অদ্রে একটি স্বিশ্তীর্ণ ও ব্ক্ষবহ্ল অশোক বন দেখিতেছি, উহা আমার অন্সশ্বান করা হয় নাই, এক্ষণে আমি ঐ বনে গমন করিব। বস্ত্র, র্দ্র, আদিত্য, বায়্র ও অশ্বনীকুমারযুগলকে নমস্কার করিয়া ঐ বনে গমন করিব। আমান করিব। আমি রাক্ষসদিগকে পরাজয়প্রক্ ভাপসকে তপঃসিদ্ধির ন্যায় নিশ্চয়ই রামের হস্তে জানকী অপণি করিব।

মহাবীর হন্মাল এইর্প কৃতসক্তপ হইরা, উদ্বিশন মনে উথিত হইলেন এবং রাম, লক্ষ্যণ, সাঁতা ও স্ত্রাবিকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, চতুর্দিক অবলোকনপূর্বক অশোক বনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ঐ নিবিড় বন স্পরিছ্ল ও রাক্ষণে পরিপূর্ণ; প্রহরিগণ নির্বাছ্লি উহার বৃক্ষ রক্ষা করিতেছে। পবনদেবও ঐ বনে প্রবলবেগে বহমান হইতে পারেন না। আমি রাবণের দৃষ্টি পরিহার ও রামের উপকার সক্তবেপ দেহসংক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে দেবতা ও খাষগণ আমার কার্যাছি করিয়া দিন। দ্বহুদ্ধে করিয়া দিন। দ্বহুদ্ধে করিয়া দিন। ছতুগণ, প্রস্থাপতি এবং আর বাসে অনিদিষ্টি দেবতাসকল আমার কার্যাসিম্ম করিয়া দিন। ভ্তগণ, প্রস্থাপতি এবং আর বাসে অনিদিষ্টি দেবতাসকল আমার কার্যাসিম্ম করিয়া দিন। হা! কবে আমি জানকীর সেই অকলংক ম্খচন্দ্র—সেই উল্লেখনাসা, দ্বহু দন্ত, মধ্র হালা ও বিশাললোচনে শোভিত ম্খচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া। ক্ষাদার নিকৃষ্ট্রের্পী রাবণ সেই অবলাকে বলপ্রেক হরণ করিয়াছে, আল আমি কিছুদ্ধে তহিার সন্দর্শন পাইব।

**ভতুর্বশ সর্গাঃ অনন্ত**র হন্মান মুহ্তিকাল ধ্যান এবং জানকীরে সমরণ-প্রেকি অশোক কাননের প্রাকারে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার সর্বাৎগ প্রেকিত হইয়া উঠিল। দেখিলেন, নানার্প ব্যক্ষ বসন্তাদি সমস্ত ঋতুর ফল-প্রেপে শোভিত হইতেছে। শাল, অংশকে, চম্পক, উন্দালক, নাগকেশর ও 'আমু প্রভৃতি বৃক্ষ এবং নানার্প লভাজাল প**ৃ**ত্পশ্রী বিস্তার করিতেছে। হন,মান শরাসনচত্ত শরের ন্যায় মহাবেগে বৃক্ষবাটিকায় লম্ফ প্রদান করিলেন। ঐ স্থান স্বেমা, ইতস্ততঃ স্বর্ণ ও রজতের বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে: সর্বত্ত মূগ ও বিহঞ্জের কলরব: ভূজ্প ও কোকিলগণ উদ্মন্ত হইয়া সংগীত করিতেছে। বৃক্ষ-শ্রেণী ফলপ্রভেপ অবনত : ময়ুরগণ কেকারবে চারিদিক প্রতিধর্নিত করিতেছে। তথাকার জনপ্রাণী সকলই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; হনুমান ঐ বৃক্ষবাটিকায় প্রবিষ্ট হইয়া জানকীর অন্সন্ধানার্থ স্থস্ত বিহল্গগণকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন। পক্ষিসকল উন্ডান হইল, উহাদের পক্ষপকনে বৃক্ষণাথ্য কম্পিত এবং নানাবর্গের প্রুম্প পতিত হইতে লাগিল। তংকালে হনুমান ঐ সমস্ত প্রতেপ আচ্ছল হইয়া, পর্তথময় পর্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তদ্পনি জীবগণ উ'হাকে সাক্ষাৎ বসনত বলিয়া অনুমান করিতে লর্গগল। বনভ্মি ব্কচ্যত প্রেপ সমাকীর্ণ হইয়া স্বেশা রমণীর ন্যায় শোভিত হইয়া উঠিল। ব্কের পত্রসকল স্থালিত এবং পূর্ষ্প ও ফল পতিত হইতে লাগিল, তংকালে



উহা ক্রীড়ানিজিত বিকদ্র ধ্তেরি ন্যায় সম্প্রিই হতশ্রী হইয়া গেল। মহাবার হনুমান কর চরণ ও লাগ্যুল স্বারা ঐ বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন। বিহঞোরা পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, বৃক্ষসকল শাখাপতশ্ন্য এবং সক্ষ-মাত্রাবশিষ্ট হইয়া বায়্বেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। বধাকালে বায়ু যেমন জলদজালকে লইয়া যায়, তদুপ হন্মান অগ্যসংলান লতাসকল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশোক বনের কোন স্থানে মণিভূমি, কোথাও রজতভূমি ও কোথাও বা স্বৰ্ণভূমি; স্থানে স্থানে স্বচ্চসলিলপূৰ্ণ দীৰ্ঘিকা আছে, উহাব চারিদিকে মণিসোপান, মৃক্তারেণ্যু, প্রবালের বাল্যকা এবং স্ফটিকের কুট্টিম: তীরে স্বর্ণময় তর্শ্রেণী শোভা পাইতেছে, পদ্মসকল প্রস্কৃতিত হইয়া আছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচরগণ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী, কোথাও কুস্মিত করবীর, কোথাও কল্পবৃক্ষ, কোথাও গ্লম এবং কোথাও বা লতাজাল। অদূরে একটি মেঘশ্যামল গগনম্পশী পর্বত আছে। উহা রমণীয় এবং নানার্প ক্ষে পরিপ্রণ; উহার প্রানে প্রানে শিলাগৃহ আছে এবং উহা হইতে প্রিয়তমের অধ্কচ্যুত রমণীর ন্যায় একটি নদী নিপতিত হইতেছে। উহার প্রবাহবেগ ভীরম্থ ব্রক্ষের সমত শাখার রুম্ধ, যেন কোন

ক্রুম্থ কামিনীকে ওদীর বন্ধ্রন গমনে নিবারণ করিতেছে। ঐ নদীর অদ্রের বিহুজাসন্কুল সরোবর এবং কোথাও বা স্শীতল সলিলপূর্ণ কৃত্রিম দীঘিকা, উহার অবতরণপথ মিলমর, তীরে রমণীর কানন, মৃগগণ চতুদিকে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে স্বিক্তীর্ণ প্রাসাদ, দেবদিলপী বিশ্বকর্মা তংসম্দ্র নির্মাণ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ কৃত্রিম কানন, তন্মধ্যে ব্ক্সকল ছত্রাকার ও ফলপ্রেপ প্র্, ম্লে স্বর্ণমর বেদি নির্মিত আছে। অদ্রে একটি স্বর্ণবর্ণ শিংশপা বৃক্ষ, উহা লতাজালজড়িত ও পত্রবহুল, উহার ম্লদেশে একটি কনকরিত বেদি শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে বহুসংখ্য স্দৃশ্য স্বর্ণবৃক্ষ, তংসম্দর নির্বাছের অনলের ন্যার জর্লিতেছে। হন্মান ঐ সকল ব্ক্ষের প্রভাগরে আপনাকে স্মের্ পর্যতের ন্যায় স্বর্ণময় অনুমান করিতে লাগিলেন। স্বর্ণবৃক্ষ বায়্তরে কম্পিত এবং উহাতে নৈস্যার্ণক কিন্তিলীজাল ধ্যানত হইতেছিল, উহা কুস্মিত এবং কোমল অঞ্কুর ও পন্সবে শোভিত: তদ্দর্শনে হনুমান যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণপূর্বক এইর্প চিন্তা করিতে লাগিলেন, বেধে হয়, জানকী রামের দর্শনিলাভ লালসায় দুঃখিতমনে স্বেছালমে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, আমি এই মুক্ত হইতে সেই অনাথাকে নিরীক্ষণ করিব। এই ত দ্রাঘা রাবণের স্বেমা মিদিক কানন, এই বিহগসঞ্জল সরোবর, রামমহিবী জানকী নিশ্চয়ই এই জ্যানে আগমন করিবেন। তিনি অরণ্য সণ্টারে স্নিপন্ণ, এই বনও ভাইছে অপরিচিত নহে, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। কিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। করিবেন। বনচরগণ তাঁহার স্থিতিভাজন, সন্ধ্যাবন্দনকলেও উপস্থিত, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। বনচরগণ তাঁহার স্থিতিভাজন, সন্ধ্যাবন্দনকলেও উপস্থিত, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই নদ্বি আগমন করিবেন। এই অশোক তাঁহারই বিচরণের যোগ্য স্থান। একলৈ যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই শতিলস্লিলা নদাতে আগমন করিবেন। হন্মান এইর্প অন্মান করিয়া, তথায় সীতার প্রতীক্ষায় থাকিলেন এবং বৃক্ষের প্রাবরণে প্রক্ষম হইয়া চতুদিক দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চশ সগা। হন্মান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছার হইয়া জানকীরে দেখিবার জনা ইতদততঃ দৃণিট প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অশোকবন কল্পবৃক্ষে স্পুশোভিত, তথায় দিবা গণ্ধ ও রস সত্তই নিগতি হইতেছে। ঐ বন নানার্প উপকরণে স্ক্লিজত দেখিবামার নন্দনকানন বলিয়া বোধ হয়। উহার ইতদততঃ হয়া ও প্রাসাদ, কোকিলেয়া মধ্র কন্ঠে নিরন্তর কুহ্রব করিতেছে। সরোবর দ্বর্ণ-পদেম শোভমান, অশোক বৃক্ষসকল কুস্মিত হইয়া সর্বর অর্ণশ্রী বিদ্তার করিতেছে। ঐ দ্থানে সকল র প ফলপ্রুণেই স্কুলভ, নানার্প উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্রক্ষবল ইতদততঃ আদতীর্ণ রহিয়াছে। কাননভ্মি স্বিদ্তীর্ণ; বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাসকল বিহণগগণের পক্ষপটে সমাচ্ছার, সহসা ধেন প্রশ্নের বিশ্বরা লক্ষিত হইতেছে। পক্ষিণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে এবং অল্যসংলান প্রশ্বে অপ্রব শ্রীধারণ করিতেছে। অশোকের শাখা-প্রশাখা সমস্তই প্রিণত; কর্ণিকার প্রশেভরে ভ্রেল দপ্রশ করিতেছে; কিংশ্ক্সকল

প্রশাসতবকে শোভিত, কাননভ্মি ঐ সমস্ত ব্যক্ষর প্রভায় যেন প্রদীশত হইতেছে। প্রাণ, সম্ভপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক ব্যক্ষসকল কুস্মিত। কানন মধ্যে বহুসংখ্য অশোক নিরীক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি আশির নায়ে প্রদীশত এবং কোনটি নীলাঞ্জনতুল্য স্কুরর। ঐ অশোকবন দেবকানন নন্দনের ন্যায় এবং ধনাখিপতি কুবেরের উদ্যান চিত্রথের ন্যায় স্কুর্ণা; বিলতে কি উহা তদপেক্ষাও অধিকতর মনোহর; উহার শোভাসম্দিধ মনে ধারণা করা যায় না। উহা যেন ন্বিতীয় আকাশ, প্রশেসকল গ্রহ-নক্ষত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। উহা যেন পঞ্চম সম্দুর, নানার্প প্রশ্বেই যেন রক্ষ্মী প্রদর্শন করিতেছে। ঐ অশোকবনে নানার্প প্রিত গন্ধ, উহা গন্ধপ্র্ণ হিমাচল এবং গন্ধমাদনের ন্যায় বির্ণিক্ষত আছে। অদ্রের অত্যক্ত চৈত্যপ্রাসাদ, উহা গিরিবর কৈলালের ন্যায় বিরণিক্ষত আছে। অদ্রের অত্যক্ত চৈত্যপ্রাসাদ, উহা গিরিবর কৈলালের ন্যায় ধবল, উহার চত্দিকে সহস্র সহস্র সত্তত শোভিত হইতেছে; সোপানসকল প্রবালর্রচিত এবং বেদিসকল স্বর্ণময়; উহা প্রতিসাদদর্যে নিরণ্ডর প্রদিশত হইতেছে এবং লোকের দ্বিট যেন অপহরণ করিতেছে। উহা গগন-স্প্রণী ও নির্মাল।

মহাবার হন্মান ঐ অশোক বনের মধ্যে সহসা একটি কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসগণে পারবৃত; উপবাসে অক্টেরনাই কৃপ ও দীন। ঐ রমণা প্নঃ প্নঃ স্দাীর্ঘ দঃখনিঃশ্বাস তাাগ ক্রিটেকেন। নানার্প সংশয় ও অন্মানে তাহাকে চিনিতে পারা যায়। তিনি প্রক্রপক্ষীর নবোদিত শাশকলার ন্যায় নির্মল; তাহার কাল্ডি ধ্মজালজাহ্নি সামিনাগার ন্যায় উজ্জ্বল; সর্বাণ্গ অলংকারশ্না ও মলাল্ডি, পারধানি অকমাত্র পাতবর্ণ মালেন কছা। তিনি সরোজশ্না দেবা কমলার ন্যায় বির্মাণিকত হইতেছেন। তাহার দ্বংখসন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নবালের হইতে অনগল বারিধারা বহিতেছে; তিনি কেতুগ্রহানপাড়িত রোহিণার ন্যায় ক্লিডে দান; শোকভরে খেন নির্দত্র হ্দরমধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন। তাহার সক্ষেধে প্রাতি ও ক্লেহের পাত্র কেহ নাই, কেবলই রাক্ষসা; তংকালে তিনি ক্থেছ্রত পুরুরপারবৃত কুরুগারি ন্যায় দৃণ্ট হুইতেছেন। তাহার প্রতি কালভ্রজ্গানি ন্যায় একমাত্র বেণা লাল্বিত, তিনি বর্ষার অবসানে স্নাল বনরেখায় অভিকত অবনীর ন্যায় শোভিত হুইতেছেন।

হন্মান ঐ বিশাললোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, প্রনিদিক্টি করেণে সীতা বালিয়া অন্মান করিলোন। ভাবিলোন, কামর্পী রাক্ষস যে অবলাকে বল-প্রকি লইয়া আইসে, তাঁহাকে যের্প দেখিয়াছিলাম, ইনি অবিকল সেইর্পই' দক্ষিত হইতেছেন।

জানকীর মৃথ প্রতিদ্ধের ন্যায় প্রিয়দর্শন; শ্তনব্রগণ বর্তুল ও স্কুলর।
তিনি শ্বীয় প্রভাপ্তের সমস্ত দিক তিমিরমন্ত করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠে
মরকতরাগ, ওপ্ট বিশ্ববং আরম্ভ, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি স্কুশ্য। তিনি
ন্বসৌদর্শ্বে স্মরকামিনী রতির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি পৌর্ণমাসী
চন্দ্রপ্রভার ন্যায় জগতের প্রীতিকর। তিনি রতপরায়ণা তাপসীর ন্যায় ধরাসনে
উপবেশন করিয়া আছেন এবং এক এক বার কালভ্জেশ্যীর ন্যায় নিঃশ্বাস
পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি সন্দেহাত্মক স্ফাতির ন্যায়, পতিত সম্ন্থির ন্যায়,
স্থালত প্রত্থার ন্যায়, নিক্কাম আশার ন্যায়, বিধাবহাল সিন্ধির ন্যায়, কল্মিত
বৃদ্ধির ন্যায় এবং অম্লক অপবাদে কলাক্ষত ক্রীতির ন্যায় যারপরনাই
শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি রামের অদর্শনে ব্যথিত এবং নিশাচরগণের উপদ্বে

নিপাঁড়িত। তিনি চপললোচনে ইতস্ততঃ দ্ভিগাত করিতেছেন। তাঁহার মুখ অপ্রসম্ন ও নেত্রজ্বলে ধাত এবং পক্ষারাজি কৃষ্ণবর্ণ ও কৃটিল। তিনি নীল নীরদে আবৃত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন।

হনুমান স্থানকীরে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অতিমাত্র সন্দিহান হইলেন। জানকী অভ্যাসদোষে বিক্ষাত বিদ্যার ন্যায় এবং সংস্কারহীন অর্থানতরগত चारकात नगर पर्दार इरेबा आस्टन। इन्यान के जीनकनीया न्त्रनीकनीरक দেখিয়া এইর্প বিতর্ক করিতে লাগিলেন, রাম ষে-সমস্ত অলৎকারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, দেখিতেছি, সেগ্রাল জানকীর অঞ্গে বিন্যুস্ত রহিয়াছে। ই'হার কর্ণে সূর্রচিত কুন্ডল ও গ্রিকর্ণ এবং হস্তে প্রবালখচিত আভরণ। এই সকল অলংকার দৈহিক মলসংপ্রবে মলিন হইরাছে। বাহাই হউক, রাম ·যেগ**ু**লির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এই-ই সেই সমস্ত অলংকার: তিনি যে অংগ যে আভরণের কথা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। ভিন্মধ্যে জানকী ঝবামূকে বাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই দৈখিতেছি না। পূর্বে এই কামিনীই অত্যুৎকৃত ভ্রণসকল ভূতলে ঝনঝন রবে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বানরগণ ই হারই অ্পা হইতে একখানি পীত-বর্ণ উত্তরীয় স্থলিত ও বৃক্তে আসন্ত দেখিয়াছিল 🖓 ক্রানকী এই বস্তু বহুদিন বাবং পরিধান করিয়া আছেন, তল্জনা ইহা মাল্ ক ব্লান হইয়ছে, কিল্ডু ইহা সেই উত্তরীয়বং সংদৃশ্য এবং ইহার পীতরাগত সাবিকৃত রহিয়ছে। এই কনক-কাল্ডি কামিনী রামের প্রণারনী, ইনি প্রকৃতি দ্রবার্তনী হইলেও তাঁহার মনে নিরল্ডর বাস করিতেছেন। ই হার ক্রিকার করিতেছে। সংকটকালে স্থা ও কাম, মহামা রামের হৃদয়কে বারংবার অভিকার করিতেছে। সংকটকালে স্থা রিকিড হইল না বলিয়া কর্ণা, একাক আভিতের প্রতি উচিড ব্রহার না হইবার জন্য দ্যা, পদ্মীবিয়োগনিক্ষা শোক এবং প্রণায়নী দ্রাল্ডরে আছেন বলিয়া কাম, মহাত্মা রামকে যাইপর্রনাই কণ্ট প্রদান করিতেছে। এই দেবীর ধের,প লুপ এবং যে প্রকার অর্পা-প্রত্যপোর সৌষ্ঠব, রামেরও তদ্রূপ স্কুতরাং ইনি বে তাঁহারই সহধার্মণী হইবেন, তাম্বষয়ে আর কিছুমার সন্দেহ হইতেছে না। ই'হার মন রামের প্রতি এবং রামের মন ই'হার প্রতি অনুরম্ভ তম্জন্য রাম জাবিত রহিয়াছেন, নচেৎ মুহুতের জন্যও বাঁচিতেন না। তিনি ই'হার বিয়োগ-দাংখ সহা করিয়া যে দেহ রক্ষা করিতেছেন এবং শোকে বে অবসম হইতেছেন না. বলিতে কি. ইহা অভ্যন্তই দুক্রর।

হন্মান তংকালে সীতার দর্শনলাভ করিয়া হৃষ্টমনে রামকে চিন্তা এবং ধারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বৈছেশ সর্গা। অনন্তর মহাবার হনুমান জানকা ও রামের প্নঃ প্নঃ প্রশংসা করিলেন এবং কিরংক্ষণ চিন্তা করিয়া সজলনয়নে এইর্প বিলাপ করিতে লাগিলেন, জানকা স্নিক্ষিত লক্ষ্যানের গ্রেপ্রা ও প্জাা, তিনিও যে দ্ঃখে এইর্প কাতর হইয়াছেন, ইহা কেবল দ্রতিক্রমণীয় কালেরই মহিমা। জানকা রাম ও লক্ষ্যানের বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন, তন্জনাই বোধ হয়, বর্ষার প্রাদ্ধভাবে জাহুবার ন্যায় স্থির ও গুল্ভীরভাবে কাল যাপন করিতেছেন। ইংহার আভিজাতা কুলশাল ও বয়স রামের অন্র্প, স্বতরাং ইংহারা বে



পরশ্পর পরস্পরের প্রতি অন্রক্তিই উচিতই ইইতেছে। এই আঞ্চললোচনা জানকীর জন্য মহাবল বাল্ট ক্রিই রাবণসম কবন্ধ নিহত হইরাছে; ই'হারই कना ताम न्दरीय भटावी कि निर्माधिक वथ करिततारहन ; दे दातरे कना भत, मृत्रण छ ত্রিশিরা, চতুর্দাশ সহস্র রাক্ষসসৈন্যের সহিত সংশাণিত শরে জনস্থানে নিহত হইয়াছে; ই'হারই জন্য যশস্বী স্থাবি, মহাবল বালী হইতে দ্বর্লভ কপিরাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং ই'হারই জন্য আমি মহাসাগর লব্দন ও এই লব্দা-পরেতি দর্শন করিলাম। এক্ষণে বোধ ইইতেছে, মহাবীর রাম এই জানকীর নিমিত্ত সমগ্র পূথিবী অধিক কি, যদি বিশ্বসংসারও সংহার করেন, তাহা অনুচিত হইবে না। একদিকে বিশ্বরাজ্য, অন্যাদিকে জ্বানকী, কিল্ডু বিশ্বরাজ্য ই'হার শতাংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারে না। এই কামিনী রাজবি জনকের কন্যা এবং পতিপরায়ণা: ইনি হলক্ষিত বজ্ঞকের হইতে পদ্মপ্রাগ-তল্য ধ্লিজালে ধ্সরিত হইয়া উখিত হইয়াছেন। ইনি প্রবলপ্রতাপ পঞ্জো-ম্বভাব রাজা দশরখের জ্যেন্টা প্রবধ্ ধর্মশীল রামের প্রণায়নী; ইনি ভর্তু-স্নেহের বশর্বার্তানী হইয়া, ভোগস্পাহা বিসঞ্জনপূর্বক নির্দ্ধন অরণ্যের কণ্ট সহ্য করিয়াছেন। যিনি স্বামিসেবার জন্য ফলম্লমাত্রে দেহখাত্রা নির্বাহ করিয়া, গুছের ন্যায় বনেও সুখানুভব করিতেন এবং যিনি ক্রেশের লেশও স্তাত নহেন, হা! এঞ্চণে তিনিই এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। বলবতী পিপাসায় শ্যুক্তকণ্ঠ হইলে বেমন সরোবর দশনের ইচ্ছা হয়, সেইরূপ রাম এই স্মোলাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। রাজ্যপ্রকট রাজ্য প্রেসম্মির পাইলে বেমন

প্রতি হন, সেইর্প রাম ইংহাকে প্রাণ্ড হইলে, যারপরনাই সম্ভূষ্ট হইবেন। এই জানকী স্বজনহীন এবং ভোগস্থে বিশুত, একলে কেবল রামের সমাগম লাভ উদ্দেশ করিয়াই জাবিত রাহরাছেন। ইনি এই সমস্ত রাক্ষসীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন না এবং এই বৃক্ষ, প্র্ণুপ ও ফলও দেখিতেছেন না, ইনি একাত-মনে কেবল রামকেই হ্দরে চিন্তা করিতেছেন। স্বামী স্প্রীজাতির ভ্রুণ অপেক্ষাও শোভাবর্ধন, একলে এই জানকী তন্যতীত হতল্লী হইয়াছেন। রাম ইংহার বিরহে যে দেহধারণ করিতেছেন এবং দ্বোবেগে যে অবসন্ন হইতেছেন না, ইহা অত্যুক্ত দ্বেকর। এই কৃষকেশী সীতাকে দ্বোধতা দেখিয়া, বলিতে কি, আমারও মন একান্ড বাধিত হইতেছে। যিনি ক্ষমাণ্লে প্রিবীর ভূলা, যাহাকে রাম ও লক্ষ্যান সভত রক্ষা করিতেন, একণে তাহাকে বিক্তনয়না রাক্ষসীরা ব্রুম্বল বেন্টন করিয়া আছে! এই জানকী দ্বেখে নিপাড়িত, স্তরাং নীহারহত নিল্নীর ন্যার ইংহার শোভা নন্ট হইয়াছে। ইনি সহচর্বহীন চল্ল-বাকীর ন্যার দান দশার নিপতিত, এই প্রপ্রাহাবনত অশোক বসন্ত-কালীন প্রচণ্ড স্বের্বর ন্যার ইংহার শোক একান্ত উন্দাণিত করিতেছে।

লশ্ভদশ লগা। অনশ্তর এক দিবল অতীত ত্রিনা গোল; প্রদিন রান্তিকাল উপাদ্থিত; কুম্দধবল ভগবান শশাংক দ্বীয় প্রভা বিশ্তারপ্রেক হন্মানকে সাহায্য দিবার জন্যই যেন স্নীল স্কিন্তে হংসের ন্যায় নির্মাল নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন। তিনি স্শীতল ক্রিক্তে এ মহাবীরকে প্লেকিত ক্রিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তংকালে প্রণ্টভাষা জানকী গ্রন্থারে মণনপ্রায় নৌকার নাায় শোকভরে আছেন আমে উহার অদ্রে বহুসংখ্য ছোরর্পা রাক্ষসী। উহাদের মধ্যে কাহারও চক্ষ্মির্যার, কেহ এককর্ণ, কাহারও কর্ণ নাই, কাহারও কর্ণ স্থিকতীর্ণ এবং কর্মেরও বা কর্ণ শঙ্কুতুল্য। কোন নিশাচরীর নাসারশ্ব উধর্বভাগে নিবিষ্ট আছে; কাহারও দেহের উত্তরার্ধ অতিপ্রমাণ; কাহারও গুৰীবা স্ক্লা ও দীর্ঘ; কাহারও কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্লিণ্ড; কেই সর্বাঞ্গ-ব্যাপী কেশে যেন কশ্বলে সংবৃত হইয়া আছে; কাহারও ললাটদেশ স্প্রশশ্ত; কাহারও ওষ্ঠ চিব্যুকে সংল্লবিষ্ট আছে এবং কাহারও বা মুখ ও জ্বান, স্পৌর্ঘ। উহাদের মধ্যে কেহ দীর্ঘ, কেহ কুজ্জ, কেহ বিকট এবং কেহ বা বামন। কাহারও চক্ষ্য পিণ্যলবর্ণ, কাহারও মূখ বিকৃত; কেহ ছিল্ল বন্দ্র ধারণ করিতেছে; কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ পিশ্সলবর্ণ, কেহ অত্যন্ত জ্বন্ধ এবং কেহ বা কলহপ্রিয়। কেই লোইশ্লে উদ্যত করিয়া আছে, কেই কটোস্য এবং কেই বা মাশ্যর। ঐ সমন্ত রাক্ষসীর মুখ নানারূপ দৃষ্ট হইতেছে; কেহ বরাহ-মুখ, কেহ মূগ-মুখ, কেহ শাদ্লি-ম্খ, কেহ মহিষ-ম্খ, কেহ ছাগ-ম্খ ও কেহ বা শ্গাল-ম্খ। কাহারও মশ্তক বক্ষে নিবিষ্ট আছে। কেহ গোপদ, কেহ হন্তিপদ, কেহ অধ্ব-পদ এবং কেহ বা উন্দ্রপদ: কেহ একহস্ত এবং কেহ বা একপদ। উহাদের কর্ণ বিভিন্ন প্রকার; কাহারও কর্ণ গর্দভের ন্যায়, কাহারও অশ্বের ন্যায়, কাহারও কর্ণ কুরুরের ন্যায়, কাহারও ব্যের ন্যায়, কাহারও কর্ণ হস্তীর ন্যায় এবং কাহারও বা সিংহের ন্যায়। কোন রাক্ষসীর নাসা সুদীর্ঘ, কাহারও বা বক্ত; কাহারও নাসা করিশ, ভাকার এবং কাহারও বা উহা এককালে নাই। কোন রাক্ষসীর কেশপাশ পদতল স্পর্শ করিতেছে। কাহারও জিহ্বা লোল ও দীর্ঘ



এবং কাহারও কেশ করাল ও ধ্য়। উহারা নিশ্বন স্রাপান করিতেছে। স্রা মাংস ও শোণিত উহাদিগের একান্ত প্রিয়। কেই মাংস ও শোণিতে অবগ্রণিঠত হইরা আছে।

মহাবীর হন্মান প্রক্ষে থাকিয় ক্রিনিস্ত ভীমদর্শন রাক্ষ্মীগণকে দেখিতে লাগিলেন। উহারা শাখা-প্রশাধনে শাখা-প্রশাধনি শিংশপাকে বেন্টনপূর্বক দন্ডায়মান আছে। ঐ ব্যক্তর ম্লদেক্ষে জিনিকী; তিনি শোকসন্তাপে একান্ড নিন্প্রভ হইরাছেন; তাঁহার কেশ্বিক মললিশ্ত এবং চতুর্দিকে বিক্লিণ্ড। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে বোধ হর, ধেন একটি তারকা প্রেয়ক্ষর নিবন্ধন গগনতল হইতে স্থালত হইয়াছে। ভর্তৃদর্শন তাঁহার ভাগ্যে যারপরনাই অস্কুলভ; তিনি পাতিরত্য কীর্তিতে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতেছেন। তাঁহার সর্বাঞ্চা অলুকার-শ্ন্যু, তিনি কেবল ভর্ত্বাংসল্যে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নিকট আস্বীয়-ম্বজন কেহই নাই: তিনি রাবণের অশোকবনে স্ববর্ম্থ, স্তরাং ব্থদ্রতী সিংহনির শ্ব করিণীর ন্যায় শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি শারদীয় মেঘে আবৃত শশিকলার ন্যায় প্রিয়দর্শন; তাঁহার সর্বাখ্য মলদিশ্য, স্কুডরাং প্রুকলিশ্ত কর্মালনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। জাঁহার পরিধেয় বন্দ্র ক্লিট্ ও মলিন, মুখে দীনভাব এবং হাদয় ভর্তপ্রভাব স্মরণে একাল্ড ওজম্বী। পাতিব্রতাই নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তিনি চকিত মৃগীর ন্যায় চতুদিক দেখিতেছেন এবং নিঃশ্বাসে যেন শাখাপল্ববপূর্ণ বৃক্ষসকল দশ্ধ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং শোকের মূর্তি এবং দুঃখের উখিত তর**ং**গ। তিনি বিনা বেশে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার অংগ-প্রত্যংগ কৃশ ও স্প্রেমাণ। মহাবীর হন্মান ঐ পতিপ্রাণাকে দেখিবামার অতিমার হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে আনন্দাশ্র বহিতে লাগিল; তিনি উন্দেশে রাম ও লক্ষ্যাণকে বারংবার নমস্কার করিলেন এবং শিংশপা ব্লেক আবরণে বিলাম হইয়া রহিলেন।

অন্টাদশ সর্গ ॥ শর্বরী অলপমাত্র অবশিষ্ট। রাত্রিশেষে বেদবেদার্গাবং যজ্ঞশীল রক্ষরাক্ষসগণ বেদধননি করিতে লাগিল। মঞ্গলবাদ্য ও স্কুলিত মঞ্গলগাতি উথিত হইল। মহাবীর রাবণ প্রবাধিত হইলেন। তাঁহার মাল্যদাম ছিল্লভিন্ন এবং পরিধের বসন স্থালিত হইরাছে। তিনি গাত্রোখানপর্বেক জানকীরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত জানকীর প্রতি অভ্যন্ত আসন্ত, ঐ সময় সমরবেগ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অভিশয় দৃষ্কের হইয়া উঠিল।

অন্তর তিনি বৃক্ষপ্রেশীর শোভা দর্শন করিতে করিতে অশোক বনে চলিলেন। তথাকার বৃক্ষসকল সর্বপ্রকার ফলপ্রণে শোভিত; দ্থানে দ্থানে স্প্রশাসত সরোবর; স্নৃশ্য পক্ষিপণ মধ্মদে মন্ত হইয়া কলরব করিতেছে; তর্তল বদ্ছোক্রমে নিপতিত ফলপ্রণে আছল্লা, রমণীর মৃণ ও পক্ষিপণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ কামমদে বিহ্বল; দেব-গণ্ধর্বকামিনীরা বেমন দেবরাজ ইন্দের অনুসরণ করে, সেইর্প বহু,সংখ্য রমণী উহার অনুগমন করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে কাহারও হস্তে স্বর্ণপ্রদিপ, কাহারও করে চামর এবং কাহারও বা তালবৃশ্ত; কোন রমণী জলপ্রণ ভ্রণার লইয়া অল্লে অল্লে যাইতেছে; কেহ পশ্চাং পশ্চাং মন্ডলাকার স্বর্ণাসন বহন করিতেছে; কেহ মদ্যপূর্ণ রন্নপান্ত এবং কেহ ক্ষুত্রপদিত্রমান্তিত হংসধবল প্রেচিন্দারার হন লইয়া চলিয়াছে। রাক্ষসরাজ বাস্তিনী হয়, তদুপে উহারা স্নেহ ও অনুরাগভরে উহার অনুসরণ করিতেছে উহাদের হার ও কেয়্র কিঞ্চিং ম্বলিত, অঞ্চারণ বিল্বশত, কেশপ্রতি আল্লিত এবং নরনব্র্গল নিদ্রাবেশ ও পানাবশ্বে বিদ্যুণ্তি হইতেছি উহাদিগের মুখকমল ঘর্মজলে আর্ল্, মাল্য জ্যান এবং কটাক্ষ উন্যাসরেই, কামাসক রাবণ জানকীচিন্তার নিমণন হইয়া মৃদ্মদ্দ গমনে বাইতেছের অনুমান রমণীগণের কাঞ্চীরব ও ন্প্রধানি প্রবণ্ধ ক্ষিত্র ক্রিমান হিয়্না স্ক্রিমান ব্যব্ধ ক্রিমান হিয়্না স্ক্রিমান বার্ব ক্রেমান স্ক্রিমান হিয়্না স্ক্রিমান হারণ জানকীচিন্তার নিমণন হইয়া মৃদ্মদ্দ গমনে বাইতেছের ক্রিমান রমণীগণের কাঞ্চীরব ও ন্প্র্রধ্ননি প্রবণ

করিলেন। দেখিলেন, অচিন্ত্যবিক্তম রাক্ষসরাজ রাবণ অশোক বনের ন্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে অত্যুক্ত<sub>র</sub>ল বহ<sub>ন</sub>সংখ্য গন্ধতৈলের প্রদীপ; তিনি কাম, দর্প ও মদ্যে বিহ্বলপ্রার; তাঁহার নেত্র কুটিল ও আরম্ভ; তিনি যেন স্বয়ং কন্দপ**্; তাঁহার হক্তে শরাসন নাই, স্ক**ন্ধে প**ুণ্পবাসস**্কৃতি অমৃতফেনধবল উত্তরীয় বন্দ্র, উহা এক একবার স্কন্ধ হইতে স্থালত ও অংগদ-কোটিতে সংলান হইতেছে, আর তিনি তাহা বিমৃত্ত করিয়া দিতেছেন। তংকালে হন্মান শিংশপা ব্ৰেক্র শাখার বেন বিলীন, তিনি দেখিলেন, ঐ বীর ক্রমশংই সিমিহিত হইতেছেন। হনুমান ব্যক্তিগ্রহ করিবার জন্য বরবান হইলেন। রাবণের সপো বহুসংখ্য রূপবতী যুবতী: তিনি উহাদিগকে লইয়া ঐ মূগবহুল পক্ষি-সংকূপ স্থাজনযোগ্য অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। তথার শংকুকর্ণনামা একজন মদমত্ত অলংক্ত ম্বাররক্ষক ছিল। সে দেখিল, রাবণ রমণীগণের সহিত তারকা-বেণ্টিত চন্দ্রের ন্যায় আসিতেছেন। হনুমান এতক্ষণ উ'হাকে চিনিতে পারেন নাই, এক্ষণে রাবণ বলিয়া জ্ঞানিতে পারিলেন। ভাবিলেন, আমি প্রেমধ্যে যাঁহাকে সেই সরেমা গুহে শয়ান দেখিয়াছিলাম, ইনিই সেই বীরপ্রেষ। তখন ঐ ধীমান এক লম্ফ প্রদান করিয়া বৃক্ষের অগুশাখায় উখিত হইলেন। তংকালে রাবণের তেজ তাঁহার একানত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের শাখাপল্লবে লক্কোয়ত হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাবণও সীতা-

দর্শনাথী হইয়া ক্রমশই সন্নিহিত হইতে লাগিলেন।

**একোনবিংশ সর্গ**।। অনুনতর জানকী মহাবী<del>র</del> রাবণকে দেখিবামার বায়্ভরে কদলীর ন্যায় ভয়ে নিরবিচ্ছিম কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং উর্যুগুলে উদর ও করন্দরে স্তন্মন্ডল আচ্ছাদনপূর্বক জ্বলধারাকুল লোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি একাল্ড দান এবং শোকে যারপরনাই কাডর: রাক্ষসীরা নিরুত্র তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। স্বাবণ ঐ বিশাললোচনার সামিহিত হইয়া দেখিলেন, তিনি অর্ণবোপরি জীর্ণ নৌকার ন্যায় অবসর হইয়া আছেন। তিনি ধরাসনে নিষয়, কুঠারছিল ভ্তলপ্তিত ব্কশাখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার স্বাজা মলদিপ্ধ, বেশভ্যার লেশমাত নাই: তিনি প্রকলিপ্ত নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। রাবণের মৃত্যুকামনাই তাঁহার একান্ড ব্রত: তিনি মানসরথে সঙ্কল্প-অন্ব যোজনা করিয়া বেন রাজকেশরী রামের নিকট চলিয়াছেন। শোকতাপে তাঁহার শরীর শতুক ও কুশ: তিনি ধ্যানে নিমণনা, একাকিনী কেবলই রোদন করিতেছেন। রামের প্রুর্তি তাঁহার একান্ত অন্রাগ, তিনি তংকালে আপনার দঃখনাগরের অন্ত দেশিতেইন না; যেন কোন একটি কালভ্জপা মন্তবলে নির্মা হইয়া ধরাতলে ক্রিটিত হইতেছে। তিনি ধ্মকেতু-নিপাড়িত রোহিগার ন্যায় শোচনায়। তাইরে পিতৃকুল ধর্মানিন্ট ও সদ্যার-নিরত, তাঁহার ঐর্প বংশে জন্ম এই নিবাহাদি সংস্কারও সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু বেশমালিন্য দেখিলে বেদ্ধের বেন তিনি কোন নীচ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ রাজবন্দিনী অক্টেই কাতির ন্যায়, অনাদ্ত শ্রুখার ন্যায়, ক্ষাণ ব্রিধর ন্যায়, উপহত অক্টেই ন্যায়, বিমানিত আজ্ঞার ন্যায়, উৎপাতপ্রদাণত দিকবধ্ব ন্যায় বিমানিত আজ্ঞার ন্যায়, উৎপাতপ্রদাণত मिक्वध्द नाम, विधास्त्रिके भ्कात नाम, म्लोन क्य**निनीत** नाम, निवीत সৈন্যের ন্যায়, অন্ধকারাচ্ছল স্থাপ্রভার ন্যায়, দ্বিত বেদির ন্যায় এবং প্রশান্ত আন্নিশিখার ন্যায় একান্ত লোচনীয় হইয়া আছেন। তিনি রাহাগ্রন্তচন্দ্র প্রিশিমা রজনীর ন্যায় মালন ও স্লান। তিনি করিকরদলিত ছিল্লপত্র ও ভূঞাশ্ন্য পদ্মিনীর ন্যায় অতিশয় হতশ্রী হইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি একটি নদী, উহা প্রবাহপ্রতিরোধনিবন্ধন অন্যৱ অপনীত ও শৃ্ত্ক হইয়াছে। তিনি ভর্তশাকে একান্ত কাতর ও অপাসংস্কারশ্না, স্তরাং কৃষ-পক্ষীয় রাত্রির ন্যায় মলিন হইয়া আছেন। তিনি স্কুমারী, তাঁহার অংগ-প্রত্যাপ্য সন্দৃশ্য, ররগর্ভাগ্রহে বাস করাই তাঁহার অভ্যাস। তিনি উত্তাপত্রত অচিরোশ্বত পশ্মিনীর ন্যায় স্থান ও মস্ণ; যেন একটি করিণী ধৃত স্তম্ভে বন্ধ ও ষ্থপতিশ্না হইয়া, দ্ঃখভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। জানকীর প্রেষ্ঠ একটি স্দীর্ঘ বেণী লাম্বিত, শরতে ঘননীল বনরেখার অবনী যেমন শোভা পায়, সেইরূপ তিনি তদ্বারা অষক্সমূলত শোভার দীণিত পাইতেছেন। তিনি অনাহার শোক ও চিল্ভায় ধারপরনাই কুশ। তাঁহার মনে নিরন্তর নানা-রূপ আতৎক উপস্থিত হইতেছে : তিনি দঃখে একান্ত কাতর, যেন কুলদেবতার নিকট কৃতাঞ্চলিপ**্**টে রাবণবধ প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার নেরয**্**গল ক্রোধে আরম্ভ এবং উহার প্রান্তভাগ কিঞ্জিৎ শক্তে। তিনি সজ্জনয়নে প্রনঃ প্রনঃ চতুর্দিকে দুন্টিপাত করিতেছেন।

বিংশ সর্গাঃ অনন্তর রাবণ ঐ রাক্ষসী-পরিবৃত জানকীর সমক্ষে গিয়া, তাঁহাকে মধ্যুর ব্যক্তো প্রলোভন প্রদর্শনিপূর্বক কহিতে লাগিলেন, অয়ি করিকরজঘনে! তুমি আমাকে দেখিবামাত্র স্তলম্বর ও উদর গোপন করিলে, এক্ষণে বোধ হয়, যেন ভয়েই লুক্সায়িত হইবার ইচ্ছা করিভেছ। বিশাললোচনে! আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর; এই অশোকবনে মন্ত্র্য বা কামর্পী রাক্ষস কেহ নাই, স্তরাং অন্য প্রেকের সঞ্চারভয় দ্রে কর। পরস্ত্রীগমন এবং পরস্ত্রীকে বলপূর্বক হরণ রাক্ষসের স্বধর্মা, কিম্তু বলিতে কি, তুমি আনিচ্ছুক, আমি এই জন্য তোমার অংগ স্পর্শ করিতেছি না। এক্ষণে অনপাদেব যতই কেন আমার উপর বিক্রম প্রকাশ কর্ন না, তথাচ আমা হইতে কদাচ কোনর প বাতিক্রম ঘটিবে না। দেবি! তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছ্মার ছব্ডি হইও না; আমাকে সম্মান কর, কিছ্মার শোকাকুল হইও না। একবেণী ধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, মলিন বস্তু পরিধান ও ধ্যান তোমার সংগত হইতেছে না। তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত হইরা ভোগসূথে আসন্ত হও। স্চার্ মাল্য, অগ্নর্ চন্দন, উত্তম বন্দ্র ও উত্তম অলগ্কারে বেশ রচনা কর। শ্য্যা, আসন, মদ্য, নৃত্য, গাঁত ও বাদ্য প্রভূতি বিলাসসামগ্রী লইয়া সংখে কালহরণ কর। তুমি একটি দ্বারিদ্ধ, ভোগবাসনা প্রিত্যাগ করিও না, সর্বাংগ স্বেশে সন্জিত কর, আমার প্রণরপ্রাধিনী হইক্তি তামার আর কোন বিষয়েরই আনির্বাতি থাকিবে না। তোমার এই থোবনতি স্কলর জাল্মরা অলেপ অলেপ অতিক্রম করিতেছে, ইহা নদীলোতের বাবি একবার গেলে আর ফিরিবে না। বোধ হয়, র্পপ্রকা বিধাতা তোমাকে নির্বাণপ্রক স্বকারে বিরত হইয়াছেন, এই জন্মই জগতে তোমার এই রক্তের আর উপমা দৃষ্ট হয় না। তুমি স্বর্পা ও য্বতী, তোমাকে পাইকে স্বিত্তি উঠে। প্রিয়ে! আমি তেমু বি বৈ অগ্য দেখিতেছি, বলিতে কি, সেই সেই অংগ হইতে চক্ষ্ আর কিইতেই প্রত্যাহার করিতে সমর্থ নহিঃ একণে তুমি द्भिष्टा एत कर। यामात यण्डःभूरत यसकारनक मृत्या तमणी याहि, তুমি তাহাদের অধীশ্বয়ী হইয়া থাক। আমি শ্ববিক্রমে বে-সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তংসমুদয় এবং বিশ্বসাম্মাক্তাও তোমাকে অপুণ করিতেছি: তোমার প্রীতির জন্য এই গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়া, তোমার পিতাকে রাজা করিতেছি, তুমি আমার ভার্বা হইয়া থাক। দেখ, আমার সহিত প্রতিম্বন্দিতা করিয়া উঠে, গ্রিভাবনে এমন আর কেহই নাই। দেবি! তুমি আমার অপ্রতিহত বলবীর্ষের পরিচয় শূন। একদা সমস্ত স্রোস্র আমার প্রতিযোখা হইয়া রণক্ষেত্রে তিন্ঠিতে পারে নাই: আমি তাহাদের ধক্ষদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়াছি এবং তাহাদিগকে বারংবার ছিম্নভিম করিয়া দিয়াছি। স্ফারি! আঞ তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হও এবং অপো বেশ বিন্যাস কর; আমি তোমাকে স্বেশে একটিবার চক্ষে দেখিব। ভূমি কূপা করিয়া বাসনান্র্প ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হ'ও এবং পানাহার কর। নানার্প ধন, রন্ধ ও বিশ্বরাজ্য আমার অধিকারে আছে, তুমি ষের্প ইচ্ছা বিভরণ কর, অশন্তিত মনে আমার প্রণয়ের আকাপকী হও এবং এই প্রগলভকে আন্ধা কর। প্রেরাস! আমার রাজ্য ঐশ্বর্য যে কির্প, তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখ, চীরবাসী রামকে লইয়া আর কি হইবে। সে এখন হতশ্রী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে; জয়লাভ ভাহার পক্ষে স্দ্রেপরাহড; সে রতপরায়ণ ও স্থা-ডলশায়ী; সে জীবিত আছে কি না সন্দেহ, বদিও থাকে.



ভাহা হইলে সমাগমের কথা কি. ভামাকে দেখিবারও স্বোগ পাইবে না; বকপক্ষী কির্পে মেঘাতরিত জ্যোৎলাকে নিরীক্ষ্ণ করিবে? হিরণ্ডকশিপ্থ বেমন দেবরাজ ইন্দের হলত হইতে ভার্যাকে ক্ষেত্র করিরাছিল, তদ্র্পে রাম ভামাকে আমার হলত হইতে কদাচ পাইবে ক্রিকাছিল, তদ্র্পে রাম ভামাকে আমার হলত হইতে কদাচ পাইবে ক্রিকারিলিং বিহারাজ গর্ড যেমন ভ্রুপ্তগকে ইরণ করে, সেইরপ্ত ক্রিম আমার মনোহরণ করিভেছ। ভোমার এই কোবের কর্ম অতিশর মিল্টি দেই উপবাসে ক্লে ও অলংকরেশ্না, তথাচ ভোমাকে দেখিরা আর আমার ক্রিভেই। ক্রিভারণা করে, ত্রিম উহাদের অধীণবরী হও অপনরোগ বেমন দেবী ক্রেক্তি পরিচারণা করে, সেইর্প ঐ সকল গ্রিলোক স্ক্রেরী তোমার সেবা ক্রিভেই। তুমি, বক্ষেশবরের বা কিছ্ ঐশ্বর্য আছে তংসম্দর এবং প্রথিব্যাদি সম্ভলোক আমার সহিত ভোগ কর। দেবি! রাম ভপসা, বলবিক্রম ও ধনে আমার তুল্য নর এবং তাহার তেজ এবং যশও আমার সদৃশ হইবে না। ঐ সম্দ্রতীরে স্বেমা কানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোভিত হইরা তলমধ্যে আমার সহিত বিহার কর।

একবিংশ শর্ম । তথন জানকী উশ্লেশভাব রাবন্ধের এইর্শ বাকা শ্রবণে কম্পিত হইয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন। রাষচিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগর্ক; তিনি একটি তুপ ব্যবধানে রাখিয়া উহাকে কাতরন্বরে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসাধিনাথ! তুমি আমার অভিলাষ করিও না, ন্বভার্যার অনুরাগাঁহও; পাপাত্মার পক্ষে মুরিপদার্থের ন্যার তুমি আমাকে স্কৃত বোধ করিও না। পরপ্র্রুষণ্পর্শ পতিরতার একান্তই দ্বদার, আমি মহৎ বংশে জন্মিয়া এবং যোনসন্বন্ধে পবিরক্তা পড়িয়া কির্পে তান্বিরর সম্মত হইব। জাগর্ক; তিনি একটি তুপ ব্যবধানে রাখিয়া উহাকে কাতরন্বরে কহিতে লাগিলেন, দেখ্, আমি অন্যের সহধর্মিদী ও সাধ্বী, তুই আমাকে সামান্য ভোগাা স্থী বোধ করিস্ না। ধর্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর্ এবং সংরত্যারী হ। রাক্ষ্য! নিজের ন্যায় পরের স্থীকেও রক্ষা করা উচিত, তুই এই আত্মপ্রমাণ লক্ষ্য করিয়া আপ্নার স্থীতে অনুরাগী হ। যে প্রুষ্থ স্বভার্যায় সন্তুণ্ট নয়, সেই দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজিতেন্দ্রিয় চণ্ডল পরস্কার নিকট অপমানিত হইয়া থাকে এবং সম্প্রনেয়ও তাহার ব্লিখতে থিকার করেন। যখন তোর ব্লিখ এইর্প বিপরীত ও দ্রুট্ট, তখন বাধ হয়, এই মহানগরী লজ্কায় সম্প্রন নাই, থাকিলেও তুই তাঁহাদিগের কোনর্প সংদ্রব রাখিস্ না। কিন্বা বিচক্ষণেরা তোকে যা কিছ্ হিতকথা কহেন, রাক্ষসকূল উৎসল্ল দিবার জন্য তাহা অসারবোধে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিয়া থাকিস্। দেখ, কুরিয়াসস্ক নির্বোধের রাজ্য ঐশ্বর্য কিছুই থাকে না। এক্ষণে এই ধনরত্নপূর্ণ লক্ষ্য একমাত্র তোর দোষে অচিরাৎ ছারখার হইবে। অদ্রদশী দ্রাচার স্বীয় কর্মদোষে বিনণ্ট হইলে সকলেই হর্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। স্তরাং অনেকে তোর বিপদ দেখিয়া হৃদ্দমনে এইর্প কহিবে, ভাগ্যক্রমেই এই নিষ্ঠার শীল্প উৎসল্ল হইল।

রাবণ! প্রভা বেমন সূর্বের, আমিও সেইরপে রামের; সূতরাং তুই আমাকে ঐশ্বর্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি না। আমি সেই লোকনাথের হুমত মুম্বতকের উপাধান করিয়া, এঞ্চলে বলু, কিরুপে অনোর বাহু, আশ্রয়পুরাক শরন করিব। ব্রতপারগ বিপ্রের ক্রমবিদ্যার ন্যার, আমাতে সেই তত্ত্বদর্শী মহারাঞ্জের সম্পূর্ণ অধিকার। রাবণ ! ভুই এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সাঞ্গিনী করিয়া দে। যদি লণ্কার শ্রী রক্ষার ইচ্ছা থাকে, 🔊 সবংশে বাচিবার বাসনা কাররা দে। যাদ লক্ষার প্রা রক্ষার হতছা থাকে, মার্ক সবংশে বাচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগতবংশল রামকে প্রসদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর্। দেখ, যদি তুই আমাকে লইয়া তাঁহার সেকে দিস, তবেই তোর মধ্যল, নচেং ঘোর বিপদ। বক্রাস্ত্র তোকে সংহত্ত প্রিও করিতে পারে, কৃতাস্ত চির-দিনের ক্ষন্য তোরে পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত্ত পারেন, কিন্তু সেই লোকাখিপতি রামের হস্তে কিছুতেই তোর নির্ম্বাস্ত্র নাই। তুই অচিরাং ইন্দের বক্রনির্ঘোষের নাায় রামের ভীষণ শরাসনের ক্রিকার শ্রনিতে পাইবি। এই লগ্কায় তাঁহার নামাত্রিত শরকাল জ্বলস্ত্র বির্দ্ধিত ত্রিকার নাায় মহাবেগে আসিয়া পড়িবে। ঐ সমস্ত শর ক্রকপারলাস্থিত, তল্মারা এই স্থান আছেয় হইয়া যাইবে এবং রাক্ষসগণ নিষ্ক্রী বির্দ্ধিত ত্রিকার ত্রিকার বির্দ্ধিত ত্রিকার ত্রিকার বির্দ্ধিত ত্রিকার ত্রিকার বির্দ্ধিত ত্রিকার বির্দ্ধিত বির্দ্ধিক বির্দ্ধিত বির্দ্ধিত বির্দ্ধিত বির্দ্ধিত বির্দ্ধিক বির্দ্ধিত বির্দ্ধিক নিশ্চয়ই বিনক্ট হইবে। সেই রামর্প বিহঞারাজ রাক্ষসর্প ভ্লেণ্গদিগকে মহাবেগে লইয়া যাইবেন। যেমন বামনদেব গ্রিপদনিক্ষেপে অসুরগণ হইতে স্বেগ্রী উন্ধার করিয়াছিলেন, সেইরপে রাম তোর হস্ত হইতে শীঘ্রই আমাকে উন্ধার করিবেন। দেখা, জনম্থান উচ্ছিল হইয়াছে, রাক্ষসসৈনা বিনন্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তুই ত অক্ষম, সত্তরাং যে কার্য করিয়াছিস, তাহা নিতাশ্তই গহিতি। সেই নরবীর মাপগ্রহণের জন্য দ্রাতার সহিত অরণ্যে গিয়াছিলেন, তুই তাঁহার শ্না আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যে কার্য করিয়াছিস, তাহা অত্যন্ত ঘ্রণিত। তুই তাঁহাদিগের গণ্ধ আদ্রাণ করিলে, ব্যাদ্রের নিকট কুরুরের ন্যায় কদাচ তিন্ঠিতে পারিতিস না। ব্রাস্থের এক হস্ত ইন্দের দুই হস্তের নিকট যুম্থে পরাস্ত হইয়াছিল। তোর অদুন্টে নিশ্চর সেইরূপই ঘটিবে। যখন রামের সহিত বৈরপ্রসংগ হইয়াছে, তখন তোর সহায়সম্পদ অকিণ্ডিংকর হইবে, সন্দেহ নাই। স্থেরি পক্ষে ফেমন জলবিন্দ্ শোষণ, সেইর্প আমার প্রাণনাথের পক্ষে ভোর প্রাণহরণ। এক্ষণে তুই কৈলাসে যা, বা পাডালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে বজ্রাণনদাধ বক্ষের ন্যায় তোর কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

দ্বাবিংশ সর্গা। অনশ্তর রাবণ প্রিয়দশনা জানকীরে অপ্রিয় বাক্যে কহিতে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগিলেন, জানকি! প্রেষ্ স্থীলোককে ষের্প সমাদর করে, সে সেই পরিমাণে তাহার প্রিয়পার হয়; কিন্তু আমি তোমাকে ষতট্কু সমাদর করিয়াছি, তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিয়াছ। ষেমন স্নিপ্রেণ সার্যথ বিপথগামী অন্বকে নিরোধ করিয়া রাখে, সেইর্প প্রবল কাম তোমার প্রতি কোধ এককালে রোধ করিতেছে। বলিতে কি, কাম নিতান্তই বাম, ইহা যে রমণীর আসল্গ ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি স্নেহ ও দয়া জন্মাইয়া দেয়। স্ম্দরি! তুমি অকারণ আমার উপর বতিরাগ হইয়াছ। তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্তু উৎকট কমেই আমাকে এই সংকল্প হইতে পরাজ্মন্থ করিতেছে। তুমি এক্ষণে যের্প কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই তোমাকে বধদন্ড প্রদান করা কর্তবা।

অনশ্তর রাবণ কুপিত মনে জানকীরে প্নর্বার কহিলেন, দেখ, আমি তোমার কথাপ্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব, কিন্তু পরে আমার পর্যংকাপরি তোমাকে আরোহণ করিতে হইবে। বাদ এই নিদিশ্টিকালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভক্ষা বিধানের জন্য নিশ্চরই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে।

তখন দেবগন্ধব্রমণীগণ রাবণের এই বাকো ্যারপরনাই বিষয় হইল এবং কেছ ওষ্ঠাগ্র উৎক্ষেপণ, কেছ নেগ্রের ইঞ্গিত ক্রিছ বা মুখভগা করিয়া জানকীরে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল। তখন ক্রেসকী কিঞ্ছিৎ আশ্বদত হইয়া রাবণের শভ্সতকলপপ্র ক পাতিরতা তেওঁ প্রতির বীর্যগরে কহিতে লাগিলেন, রে নীচ! তোর শভাকাতক করে, বোধ হয়, এই নগরীতে এমন কেইই নাই, থাকিলে সে তোরে অক্সেই এই গহিত কার্মে নিবারণ করিত। শচী যেমন স্ররাজ ইন্দের, আমি সেইর্প ধর্মশীল রামের ধর্মপত্নী, তুই ভিন্ন হিলোকে আর কেহই স্মান্তিক মনেও কামনা করিতে পারে না। রে পামর! তুই এক্ষণে আমায় বিশক্ত পাপ কথা কহিলি, বল্ কোথার গিয়া তাহা হইতে মৃত্ত হইবি 🗸রাম গবিত মাতংগ, আর তুই তাহার পক্ষে একটি ক্ষাদ্র শশক, সাত্রাং তাঁহার সহিত যান্ধে তোরে অবশ্যই পরাস্ত হইতে হইবে। এক্ষণে যাবং না রামের দুটিওপথে পড়িতেছিস, তাবং তাঁহার নিন্দা করিতে কি তোর লম্জা হইতেছে না? তুই আমাকে কুদ্ণিটতে দেখিতেছিস, তোর ঐ বিকৃত জুর চক্ষু ভূতলে কেন স্থালত হইল না? আমি রামের ধর্মপল্লী এবং রাজা দশরথের প্রেবধ্, আমাকে অবাচ্য কহিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইয়া গেল না? আমি পাতিয়তা ডেব্লে এখনই তোকে ভস্ম করিতে পারি, কিন্তু তপোরক্ষা এবং রামের অনুমতির অপেকার তাহাতে নিরুত থাকিলাম। দেখ্, তুই আমাকে হরণ ও গোপন করিয়া কদাচই রাখিতে পারিবি না, যতদ্রে করিয়াছিস, তোর মৃত্যুর পক্ষে ইহাই **যথেন্ট হইবে। তুই কু**বেরের ভাতা এবং বীরপ্রেষ, তুই কি জন্য মারীচের মায়ায় রামকে দ্রবতী করিয়া চৌর্যবৃত্তি দ্বারা তাঁহার স্থীকে আনিলি।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুর দৃণি বিষ্ণিত করিয়া জানকীরে দেখিলেন। তাঁহার দেহ কৃষমেঘাকার, বাহ্নস্গল প্রকান্ড, গ্রীবা অত্যুক্ত, জিহনা প্রদাণত এবং নেত্র বিকট। তাঁহার বলবিক্রম সিংহের ন্যায় এবং গতি অত্যুক্ত মন্থর; তিনি রক্তমাল্য ও রক্তবসনে শোভা পাইতেছেন: তাঁহার হন্তে স্বর্ণকের্ব, মন্তকে কন্পিত কনক-কিরীট এবং কটিতটে রক্তকান্তী; তিনি ঐ কাণ্ডীযোগে সম্দুমন্থনকালীন উরগপরিবৃত মন্দরের ন্যায় শোভিত আছেন। তাঁহার কর্ণে

মণি-কু-ডল, তিনি ভদ্মারা অশোকের রম্ভবর্ণ প্রুণপদলবে প্রদীণ্ড পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি স্বয়ং কম্পবৃক্ষের অনুরূপ এবং দেখিতে যেন ম্তিমান বসতে, তিনি স্বেশেও শ্মশানস্থ চৈতোর ন্যায় ভীষণ হইয়া আছেন। তাঁহার নেত্রযুগল কোধে আরম্ভ, তিনি ভুক্তগের নাায় নিঃশ্বাস ফেলিডেছেন। তাঁহার মুখ দ্রুকুটিকুটিল, তিনি রোষভরে জানকীর প্রতি দূণ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, দেখ, ভূমি দুনীভিনিষ্ঠ, ভোমার ভালমন্দ কিছুমাত বিচার নাই; এক্ষণে সূর্যে যেমন অন্থকারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি অদ্যই ডোমার বধসাধন করিব। এই বলিয়া ব্লাবণ ছোরদর্শন রাক্ষসীগণের প্রতি দ্রণিটপাত করিলেন। তথায় একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, গোকর্ণাী, হাস্তকর্ণাী, লম্ব-কণী, অকণিকা, হাস্তপদী, অম্বপদী, গোপদী, পাদচ্লিকা একপদী, পৃথ্-পদী, অপদী, দীঘশিরোগ্রীবা, দীর্ঘকুচোদরী, দীর্ঘদেরা, দীর্ঘজিহ্বা, দীর্ঘনিধা, অনাসিকা, সিংহমুখা, গোমুখা ও শুক্রীমুখা প্রভৃতি নিশাচরী দণ্ডায়মান ছিল। রাবণ তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, রাক্ষসীগণ! জানকী যেরুপে শীঘু আমার বশ্বতিনী হন, তোমরা স্বতন্তু বা মিলিত হইরা তাহার উপায় বিধান কর। প্রতিক্রে বা অন্ক্র কার্য এবং সাম দান ভেদ ও দশ্ডে ইহারে আমার প্রীতিপ্রবণ করিয়া দেও। রাবণ রাক্ষসীদৃষ্ট্রে পনেঃ পনেঃ এইর্প व्यापन निया, काम ७ छात्थ जानकी त छल न कि विरोध नाशितन।

ইত্যবসরে ধান্যমালিনী নাম্নী এক রাক্ষ্য সাবণের নিকটম্প হইয়া তাঁহাকে আলিংগনপ্রেক কহিল, মহারাজ! তুমি আলার সহিত জীড়া কর, এই দীনা বিবর্ণা মান্বীকে লইয়া তোমার কিন্তুক্রে? দেখ, দেবগণ ইহার ভাগ্যে ভোগ বিধান করেন নাই। এই নারী কিন্তুক্ত বামা, তুমি ইহাকে কামনা করিছেছ বলিয়া আমার সর্বাজ্য দশ্ধ হইটেছে। যে স্ত্রী ইচ্ছকে, তাহারে প্রার্থনা করিলেই উৎকৃষ্ট প্রীতি জলেম। এই নারী বান্যমালিনী রাবণকে প্রণয়ভরে কিণ্ডিং অপসারিত করিয়া দিল। মুবিণও হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাং প্রতিনিব্ত হইলেন, এবং নারীগণে বেন্টিত হইয়া পদভরে প্থিবীকে কম্পিত করত তথা হইতে চলিলেন।

হয়ে বিংশ দর্গ । অনশ্চর রাবণ অন্তঃপ্রে প্রবিষ্ট হইলে, বিক্তাকার রাক্সীরা সীতার সহিহিত হইল এবং উহাকে জোধভরে কঠোর বাকো কহিতে লাগিল, জানকি! তুমি মোহরুমে প্রশৃত্যকুলোংপার মহামানা রাবণের নিকট পার্নীভাব স্বীকার করা গোরবের বলিয়া ব্রিবতেছ না। পরে একজটা নাম্নী অপর এক রাক্ষসী তাঁহাকে সম্ভাষণপ্রক, রোষরকলোচনে কহিল, দেখ, প্রশৃত্যদেব রক্ষার মানসপ্র, ছর জন প্রজাপতির মধ্যে তিনিই চতুর্থ, প্রজাপতিকলপ মহির্বি বিশ্রবা ঐ প্রশৃত্যারই মানসপ্রে, মহাবীর রাবণ এই বিশ্রবা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। একণে তুমি এই রাবণের পার্নী হও, কি জন্য আমার বাক্যে অনাস্থা করিতেছ? পরে হরিজটা নাম্নী এক বিভালাক্ষী রাক্ষসী কোধে নেক্রমর বিঘ্রণিত করিয়া কহিল, মিনি দেকগণের সহিত দেবরাজ ইম্মুকে জয় করিয়াছেন, তুমি সেই রাবণের প্রথমিন ক্রপ্রিক্ত রাণদক্ষ ও বীর, তাঁহার প্রতি কেন তোমার অন্রোগ নাই? মহারাজ্ব রাবণ সর্বপ্রেত্য প্রাণিপ্রয়া মন্দোদরীকে ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিবেন। তিনি রন্ধসাজ্যত রমণী-

পূর্ণ অন্তঃপ্র পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। পরে বিকটা নাম্নী আর একটি রাক্ষসী কহিল, দেখ, যিনি নাগ, গর্ম্ব ও দানব-গণকে প্নঃ প্নঃ জয় করেন, তিনিই তোমার পাশ্বে আগিয়াছিলেন। রে অধ্যে! মহাধন মহাত্মা রাবণের পত্নী হইতে কেন তোর ইচ্ছা নাই? পরে দ্মুখী কহিল, দেখ, বাঁহার ভরে সূর্ষ উত্তাপ দেন না, বায়, সঞ্চরণ করেন না, তর্রাজি প্রপর্টি করিয়া থাকে এবং বাঁহার ইচ্ছাক্রমে পর্বত ও মেঘ বারিবর্ষণ করে, তুমি কি জনা সেই রাজাধিরাজ রাবণের পত্নী হইতে অভিলাষী নও? জানকি! আমি তোমাকে ভালই কহিতেছি, তুমি কথা রক্ষা কর, অন্যথা মবিবে।

চতৃরিংশ সর্গা। অনন্তর ঐ সমস্ত করালবদনা রক্ষেদী অপ্রিয় ও কঠোর বাক্যে প্রিয়দর্শনা জনেকীরে কহিতে লাগিল, দেখ, রাক্ষ্যরাজ রাবণের রমণীয় অন্তঃপ্রে বহুমূল্য শ্ব্যাসকল স্মান্জ্যত আছে, তথার বাস করিতে কি জন্য তোমার অভিলাষ নাই? তুমি মান্ধী, মন্যোর পদী হওয়া গোরবের বলিয়া ব্যিতেছ, কিন্তু তোমার এই সংকল্প কোনমতেই সিন্ধ হইবে না। রাম রাজ্য- প্রাণ্ড ভানমনোরথ ও দীন, তুমি তাহার প্রতি বীত্রাই হও। রাবণ বিশ্বরাজ্যের ঐন্বর্ধ ভোগ করিতেছেন, তুমি তাহারে পাইয়া ক্ষ্রিয়ার্প স্থ লাভ কর।

আশবর্ধ ভোগ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে পাইরা ক্রিন্রেপ সুখ লাভ কর।
তথন জানকী রাক্ষসীগণের এই কর্ম প্রবিশপ্রক অপ্রপ্র্ণলাচনে
কহিলেন, দেখ, তোমরা যে আমাকে প্রক্রিয়া পাইতেছে না। মান্দ্রী কি প্রকারে
রাক্ষসের পদ্দী হইবে? বরং তোমরি আমার পতি রাম দান বা রাজ্যহান হউন,
তিনিই আমার প্রাঃ। স্ক্রিম্নি আমার পতি রাম দান বা রাজ্যহান হউন,
তিনিই আমার প্রাঃ। স্ক্রিম্নি বেমন স্বেরি, সেইর্প আমি রামের পক্ষপাতিনী হইয়া আছি। পাই বেমন ইন্দের, অর্থতী বেমন বাদ্রতের, রাহিণী
বেমন চল্দের, লোপাম্লা বেমন অগন্তেরর, স্ক্র্যা বেমন নলের, সেইর্প
আমি রামের অন্রাগিণী হইয়া আছি।

তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই বাক্য শ্নিরা কোথে একাণ্ড অধীর হইয়া উঠিল এবং রুক্ষভাবে তাঁহারে বংপরোনাশ্তি ভংগনা করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর হন্মান শিংশপা বৃক্ষে নারব হইয়া প্রজ্জ ছিলেন, তিনি স্বকর্ণে ঐ সমস্ত কথা প্রবণ করিতে লাগিলেন। জানকী ভয়ে কম্পিড, নিশাচরীগণ তাঁহার নিকটেশ্ব হইয়া জোধভরে জনালাকরাল লম্বিত ওঠ পন্নঃ পনেঃ লেহন কবিতে লাগিল এবং শীঘ্র পরশানু গ্রহণপ্র্বাক কেবল এই কথাই কহিতে লাগিল, এই হতভাগিনী কোন অংশেই মহারাজ রাবণের যোগ্য নয়।

অনশ্তর জানকী বস্থাণ্ডলে চক্ষ্ম মার্ক্সন করিতে করিতে শিংশপা ব্যক্ষর ম্লে গিয়া উপবিষ্ট ইইলেন। রাক্ষ্সীগণ প্নবার চতুর্দিক ইইতে তাঁহাকে বেন্টন করিল। উহাদের মধ্যে বিনতা নাম্নী এক করালদর্শনা নিশাচরীছিল। সে জোধাবিষ্ট ইইয়া জানকীরে কহিতে লাগিল, ভদ্রে! তুমি ভর্তুন্নেহ যতদ্র দেখাইলে, এই পর্যন্তই যথেষ্ট, অতিবৃষ্টি কণ্টের কারণ ইইয়া উঠিবে। তুমি ক্শলে থাক, আমি ভোমার ব্যবহারে বারপরনাই পরিতােষ পাইলাম। মন্স্রজাতির যাহ্য কর্তব্য তুমি তাহাই করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে আমার একটি কথা ৩৬

আছে, শ্ন। রাক্ষসরাজ রাবণ একান্ত প্রিয়বাদী অন্ক্ল বদানা ও বীর, তুমি দীন মন্যোর প্রতি আসন্তি পরিত্যাগপ্রেক তাঁহাকে গিয়া আশ্রম কর। আজ হইতে দিব্য অংগরাগ ও দিব্য অলংকারে সন্জিত হইয়া, স্বাহা ও শচীর ন্যায় সকলের অধীশ্বরী হও। নিজাবি, দীন রামকে লইয়া তোমার কি লাভ হইবে? এক্ষণে যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে এই মৃহ্তেই আমরা তোমাকে ভক্ষণ করিব।

অনশ্তর লিশ্বিত্দতনী বিকটা ক্রোধভরে মুণ্টি উত্তোলন করিয়া, তর্জান গর্জনপূর্বক কহিছে লাগিল, জানকি! আমি দয়া ও সৌজনো তোমার অনেক বিসদৃশ কথা সহা করিলান, কিল্ডু তুমি বে আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছ, ইহাতে তোমার শ্রেয় হইবে না। দেখ, তুমি দুর্গম সম্দ্রপারে আনীত হইয়াছ, রাবণের ঘার অল্ডঃপ্রে প্রবেশ করিয়াছ, এই অশোক বনে রুম্ম এবং আমাদিগের প্রযক্ষে রক্ষিত হইতেছ; স্ত্তরাং একণে তোমাকে উম্বার করিতে স্বারং দেব-রাজেরও সাধ্য নাই। তুমি আমার কথা শুন, অকারণ শোকাকুল হইয়া রোদন করিও না এবং এই চিরদীনতা দ্রে করিয়া প্রফাল হও। জানই ত, স্থালোকের যৌবন অস্থায়ী, এক্ষণে বতদিন এই যৌবন আছে স্থভোগ করিয়া লও। তুমি রাবণের সহিত স্রুম্ম উদ্যান, উপবন ও পর্যতোপ্রিক্তরণ কর। অসংখ্য নারী তোমার বশ্বতিনী হইবে, তুমি রাবণকে কামন করে। দেখ, বদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে আমি তোমার হংগিত উৎপাটনপূর্বক নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিব।

আনতর জ্রদর্শনা চল্ডোদরী প্রকৃতিকাণ্ড শ্ল বিদ্ণিত করিতে করিতে কহিল, এই রমণী অত্যন্ত ভীত হৈছাকে দেখিয়া অর্বাধ আমার বড়ই সাধ হইতেছে যে, আমি ইহার যক্ষীকা, বন্ধ, হ্ণপিণ্ড, অঞা-প্রত্যুগ্গ ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া খাই।

পরে প্রথসা কহিল, তিমিরা কি জন্য নিশ্চিন্ত আছ? আইস, আমরা এই নিন্ঠার নারীকে গলা টিপিয়া মারি। পরে মহারাজকে গিয়া বলিও, সেই মান্ধী মরিয়াছে। তিনি এই সংবাদ শ্নিলে নিশ্চয়ই কহিবেন, তোমরা তাহাকে খাও।

অজাম্থী কহিল, দেখ, এই দ্যাকৈ হত্যা করিয়া ইহার মাংসপিত তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লও; ইহার সংগ্য এইর্প বিবাদ আমার ত ভাল লাগিতেছে না। এক্ষণে যাও, শীঘ্র পানার্থ জল ও প্রচার মাল্য লইয়া আইস।

শ্পণিখা কহিল, দেখ, অজামাখী ভালই বলিতেছে, আমারও ঐ মত। একণে শীঘ্র সন্তাপহারিণী স্রা আন, আজ আমরা মন্যামাংস খাইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।

তখন স্রনারীসম সীতা ঐ সমস্ত বির্প রাক্ষসীর এইর্প বাক্য শ্রবণ-প্রবিক অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পশ্চবিংশ সর্গা। অনন্তর তিনি নিতাশ্ত ভীত হইরা, বাষ্পগদগদ স্বরে কহিলেন, দেখ, আমি মান,ষী, বল, কির্পে রাক্ষসের পল্লী হইব? বরং তোমরা আমাকে থাও ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি কিছ্তেই ভোমাদের কথা রাখিতে পারিব না।

জানকীর চতুর্দিকে রাক্ষসী, তিনি ভয়ে নিরন্তর কম্পিত ইইতেছেন এবং

ভয়েই যেন নিজের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি অরণ্যে ব্রথম্রুট ব্যাঘ্ন-নিপাঁড়িত মৃগাঁর নাায় একান্ত বিহ**্ল। তংকালে রাক্ষ**াগণের লা**হ্**নায় তাঁহার মন যারপরনাই অশানত হইয়াছে। তিনি শিংশপা ব্যক্ষর এক স্দীর্ঘ প্রতিপত শাখা অবলম্বনপূর্বক ভগনমনে রামকে চিম্তা করিছে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষের জলধারায় দতনযুগল সিম্ভ হইয়া গেল। কির্পে ধে শোকের শান্তি হইবে, তিনি কেবল এই চিন্তাই করিতেছেন, কিন্তু কিছুতে তাহার আর অন্ত পাইতেছেন না। তাঁহার মুখগ্রী ভয়ক্ষোভে নিতাস্ত মলিন। তিনি বাতাহত কদলী ব্রক্ষের ন্যায় সততই কম্পিড হইতেছেন। তাঁহার প্রতদেশে একটি স্পীর্ঘ বেণী লম্বিত, ঐ কম্পনিক্ধন ভাহা গমনশীল ভুজ্পণীর ন্যায় দৃশ্ট হইতেছে। তিনি শোকে জ্ঞানশ্না এবং দৃঃথে একাল্ড কাতর; তিনি স্পীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং হা রাম! হা লক্ষ্মণ। হা কৌশল্যে! হা স্মিতে! এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, স্থাী বা প্রেষ্য হউক, অকালমৃত্যু কাহারই ভাগ্যে স্লেভ নহে, এই বে লোকপ্রবাদ আছে ইহা বথার্থ, নচেং কি জন্য আমাকে এই সকল ক্রুর রাক্ষসীর উৎপাড়িন সহিয়া রাম ব্যতীত ক্পকাল্প বাঁচিতে হইবে ৷ আমি অতি মন্দভাগিনী, সম্দ্রে ভারাক্তান্ত নোকা যেম্প প্রবল বায়্বেগে নিমণন হয়, তদুপে আমি নিতান্ত অনাধার ন্যায় বিনন্ট ক্রিটোছ। এক্ষণে আমি রাক্ষসী-হয়, তয়ুপ আমে নিতাশত অনাথার ন্যায় বিনশ্ত হ্রপ্রেডাছ। এক্ষণে আমি রাক্ষিপানিদিগের বশ্বতিনী আছি, রামকেও আর দেবিতেছি না, স্তরাং প্রবাহবেগে নদীর ক্ল বেমন স্থালিত হয়, সেইর্প আফি শোকে অতিশয় অবসয় হইতেছি। রাম প্রিয়বাদী ও কৃতজ্ঞ, ধন্য ধ্রুপতপ্রেরাই সেই পদ্মপলাশলোচনকে দেখিতেছেন। স্তাক্ষ্ম বিষপারে বিষপারে বিষ্কাপ হয়, আত্মজ্ঞ রাম ব্যতীত আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিবে। জানি না আমি জন্মান্তরে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আমার এই বিশ্বরণ বাতনা সহা করিতে হইতেছে। এই মন্বাজনে ধিক, পরাধানতাকেও ধিক, আমি বে স্বেছারুমে প্রাণ্ড্যাগ করিব, কেবল এই জন্যই তাহা ঘটিতেছে না।

বড়বার ন্যায় এক একবার ধরাতলে লাগিত ইইতেছেন। তাঁহার চক্ষ্য দৃংথাশ্রতে পরিপাণ, তিনি অবনত মুখে কেবলই এইর্প বিলাপ করিতেছেন, রাম মারীচের মায়ায় মৃথ্য হন, এই স্বোগের রাবল আমাকে বলপ্র্বক হরণ করিয়াছে। একণে আমি রাক্ষ্সীদিগের হক্তে, উহাদের বিশ্তর বাক্যবন্দ্রণা সহিতেছি। বলিতে কি, এইর্প দৃঃখা-চিন্তায় আর আমার বাঁচিতে সাধ নাই; আমি বখন রামবিহীন হইয়া এইর্প দিয়ের্ কলে আছি, তখন আমার আর ক্রীনে কাছে কি? ধন, রক্স ও অলক্ষারেই বা প্রয়োজন কি? বোধ হয়, আমার এই হৃদয় পাষালময় এবং অজর ও অমর, কারণ, এর্প দৃঃখেও ইহা বিদীর্ণ হইতেছে না। আমি অনার্যা ও অসতী, আমাকে ধিক! আমি রাম ব্যতীত মাহুতে কালও জাঁবিত রহিয়াছি! রাবণকে কামনা করা দ্বে থাক, আমি তাহাকে বামপদেও স্পর্শ করিতেছি না। দ্বাজা প্রত্যাখ্যান ব্বে না এবং আত্মগোরব ও আপনার ক্লমর্যাণ্ড জানে না। সে স্বীয় নিন্তার প্রকৃতির প্রতন্য, একশে অন্য দ্বায়া আমাকে প্রাথনা করিতেছে। রাক্ষসীগণ! তোমরা অধিক আর কেন

বল, আমাকে ছিন্নভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অণ্নিভেই দণ্ধ কর, আমি কিছুতেই রাবণের প্রতি অনুরাগিণী হইব না। রাম কৃতজ্ঞ, বিজ্ঞ, সুশীল ও দয়াল, ব'লতে কি, তিনি কেবল আমারই অদুন্দের দোষে এইর্প নির্দয় হইরাছেন। যিনি জনস্থানে একাকী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত করেন, তিনি কি জন্য আমার নিকট আগমন করিতেছেন না। হীনবল রাবণ আমাকে আনিয়া এই কাননে রুখ করিয়াছে, রাম যুগ্ধে অনায়াসেই তাহাকে বিনাশ করিবেন। যিনি দশ্ডকারণ্যে বিরাধকে বধ করিয়াছিলেন, তিনি কি জন্য আমার উন্ধারার্থ আসিতেছেন না। এই মহানগরী লংকার চতুর্দিকে মহাসম্ভু, স্বতরাং ইহা অন্যের অগমা, কিন্তু রামের শর সর্বত্রগামী, এখানে কদাচই উহার গতিরোধ হইবে না। আমি রামের প্রাণসম পত্নী, দ্রাত্মা রাবণ আমাকে বলপ্তেকি হরণ করিয়াছে, জানি না, এক্ষণে সেই মহাবীর কি জন্য আমার অন্বেষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। আমি যে এই স্থানে আছি, বোধ হয়, তিনি তাহা জ্ঞাত নহেন, জ্যানিলে কি এইর্প অবমাননা সহ্য করিতেন? হা! বিনি তাঁহাকে আমার হরণ-ব,ভাশ্ড জ্ঞাপন করিবেন, রাবণ সেই জটায়,কেও বধ করিয়াছে। জটায়, ব,শ্ধ ইইলেও আমার রক্ষার্থ রাবণের সহিত ম্বন্ধয়ুম্থে কি অস্তঃত কার্য করিয়া-ছিলেন। আমি এখানে রুম্ম হইয়া আছি, আজ রুম্ম একথা শ্লিলে নিশ্চরই রোবভরে ত্রিলোক রাক্ষসশ্লা করিতেন। লংকাপ্রত্যু হারখার করিয়া ফেলিতেন; সম্দ্র শ্লুক করিতেন এবং নতিপ্রকৃতি রাবণের করিতে বিলুক্ত করিয়া দিতেন। আমি যেমন একণে কাভরপ্রাণে কাদ্যতেক প্রতি গ্রে রাক্ষসীগণ অনাথা হইয়া এইর্পে রোদন করিত। অতঃপ্রকৃতিবার রাম লক্ষ্যণের সহিত লংকাপ্রী অন্বেষণ করিয়া রাক্ষসদিগের এইর্পে দ্রবক্ষা করিবেন। বিপক্ষ একবার তাঁহাদের চক্ষে পড়িলে আর ক্রেক্সলিও বাঁচিবে না। এই লংকার রাজপথ অচিরাং চিতাধ্যে আক্রে চইয়া টেকির রাজন্য সক্ষেত্র করিবেন। ক্রিক্সণ আক্রাং চিতাধ্যে আকৃল হইয়া টুড়িক, গ্রগণে সংকৃল হইবে; অচিরাং ইহা শ্মশান-पूना रहेशा याहेत्व धवर अिंकिंबारहे आभात भत्नात्रथ श्र्ण हहेत्व। ताक्रमीनन! আমার এই বাক্য অলীক বোধ করিও না, ইহাতে তোমাদেরই অদূন্টে বিপদ घिरित। मिथ, अक्रांश अरे लब्काय मानात् १ अभ्य लक्ष्ण मुन्छे इटेर्फाइ, टेटा শীঘ্রই হতপ্রা হইবে। পাপাত্মা রাবণ বিনন্ট হইলে এই নগরী বিধবা নারীর ন্যায় শৃষ্ক হইয়া বাইবে। আজ ইহাতে নানার্প আনন্দোৎসব হইতেছে, কিন্তু অবিধান্বেই ইহা নিণ্প্রভ হইবে। আমি শীগ্রই গ্রহে গ্রহে রাক্ষসীদিগের দঃখ-শোকের আর্তনাদ শ্রনিতে পাইব। আমি যে এ স্থানে আছি, বদি মহাবীর রাম কোন প্রসংগ্য ইহা জানিতে পারেন, তখন দেখিবে, এই লক্ষ্যপ্রী তাঁহার শরে ছিম্নভিম ও ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইবে এবং রাক্ষসকুলেও আর কেহ অবশিষ্ট পাকিবে না। নির্দয় নীচ রাক্ষ আমার সহিত যে সময়ের সীমা স্থির করিরাছে. তাহ। ত প্রায় অবসান হইয়া গেল, এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। রাক্ষসগণ পাপাচারী ও বিবেকশ্না, এক্ষণে ইহাদিগেরই হলেত আমাকে মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। ঐ সমস্ত মাংসাশী পামর ধর্মের অনুরোধ রক্ষা করে না, ইহাদিগেরই অধ্বেম এই লঙ্কায় একটি ঘোরতর উৎপাত ঘটিবে। আমি ত এখন রাক্ষসের প্রাতভক্ষ্য হইতেছি, কিন্তু প্রিয়দর্শন রামকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যুকালে কি করিব? ভাঁহাকে না দেখিলে সকাভরে কির্পেই বা প্রাণত্যাগ করিব। আমি যে জীবিত আছি, বোধ হয়, রাম তাহা জ্ঞানেন না; জ্ঞানিলে নিশ্চয়ই সমস্ত পুঞ্বিবীতে আমার অন্বেষণ করিতেন। অথবা তিনিই হ্যত

আমার শোকে দেহপাত করিয়া থাকিবেন। হা! দেবলোকে দেবগণ এবং খবি সিন্ধ ও গন্ধর্বগণই ধন্য, তাঁহারা সেই রাজীবলোচনকে দুর্শন করিতেছেন। ধীমান রামের ধর্মসাধনই উদ্দেশ্য, তিনি জীবন্মত্ত ব্রাঞ্চর্ষি, বোধ হয়, ভার্ষা-সপো তাঁহার কিছুমার ইচ্ছা নাই, সেইজনাই তিনি আমার অনুসন্ধান লইতেছেন না। চক্ষে চক্ষে থাকিলে প্রীতি এবং অল্ডরালে থাকিলেই স্নেহের উচ্ছেদ হয়, এইর্প একটি প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু কৃত্যোর পক্ষে একথা সংগত, রামের ইহা কদাচই সম্ভবিতেছে না। আমি ধখন তাঁহার স্নেহদ্রন্ট হইয়াছি, তখন বোধ হয়, আমারই কোন দোষ অশিয়া থাকিবে, কিম্বা আমার অদুষ্ট নিতান্তই মন্দ। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার বাঁচিবার আর আবশ্যক নাই। হা! বোধ হয়, সেই দুই দ্রাতা অস্ত্রশস্য পরিত্যাগপূর্বক ফলমূল ভক্ষণ ও বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। কিন্বা দুরাম্মা রাবণ কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিরা থাকিবে। একণে আমার মৃত্যুই গ্রের, কিন্তু দেখিতেছি, এরূপ দঃথেও আমার অদুকেট মৃত্যু নাই। হা! ব্রন্ধানিষ্ঠ স্বাধীনচিত্ত মহাভাগ ম্যানগণই ধন্য, তাঁহারা প্রিয় ও অপ্রিয় কোন বিষয়েরই জনারোধ রাখেন না। প্রিয় হইতে দাংখোংপত্তি হয় না, অপ্রিয় হইতেই তাহা অধিক হইয়া থাকে: বাঁহারা সেই প্রিয় ও অপ্রিয়ের কোন অপেকা রাখেন না, সেই সমস্ত মহাস্বাকে প্রস্কার। আমি প্রির রামের ন্দোহচাত হইয়া রাবণের বশবতী হইয়াছি, স্প্রেরী প্রাবত্যাগ করাই আমার শ্ৰের হইতেছে।

স্তবিংশ স্থা। তথন রাক্সীবিং জানকীর এই সমস্ত বাক্যে অত্যুক্ত কোধাবিত হইল এবং উহাদের মুখ্যে কেই কেই ঐ সকল কথা দ্রাখ্যা রাবণের গোচর করিবার জন্য তথা মুখুইত প্রশ্বান করিবা। অনন্তর অন্যান্য রাক্ষসীগণ জানকীর সন্নিহিত হইরা বিক্ষেশরে কহিতে লাগিল, অনার্থে! তুই আর এক মাস অপেক্ষা করিরা থাক, পরে আমরা তোরে পরম স্থে খণ্ড খণ্ড করিরা থাইব।

ইতাবসরে বিজ্ঞতানাননী এক বৃন্ধা রাক্ষসী জাগারিত হইরা তথার উপস্থিত হইল এবং ঐ সমস্ত রাক্ষসীকে সীতার প্রতি তর্জনগর্জন করিতে দেখিরা কহিল, দেখ, জানকী জনকের কনা। এবং দশরখের প্রেবখ্, তোমরা ই'হাকে ভক্ষণ না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খাও। আজ আমি রাতিশেবে এক ভীষণ স্বাসন দেখিরাছি; বোধ হয়, রাক্ষসরাজ রাবণ স্বংশে শীয়ই বিনন্ট হইবেন।

তখন রাক্ষসীগণ চিজ্ঞটার মুখে এই দার্শ শ্বশ্নের কথা শ্নিরা যারপরনাই ভীত হইল, কহিল, বল, তুমি আজ রাচিশেষে কির্প দ্বশ্ন দেখিরাছ? চিজ্ঞটা কহিল, আমি দেখিলাম, যেন রাম শ্রুবস্ত ও শ্রুমাল্য ধারণপূর্ব ক লক্ষ্মণের সহিত গজদন্তনিমিত গগনগামী বিমানে আরোহণ করিরাছেন এবং সহদ্র অন্ব তাঁহাকে বহন করিতেছে। ঐ সময় জানকী শ্রুবস্ত পরিধানপূর্বক সম্প্রবেণ্টিত শ্বেতপর্বতের উপর উপবেশন করিয়া আছেন এবং স্থের সহিত প্রভা যেমন মিলিত হয়, সেইর্প তিনি রামের সহিত সমাগত হইয়াছেন। আবার দেখিলাম, রাম লক্ষ্মণ সমিতিব্যাহারে এক শৈলপ্রমাণ দংশ্যাকরাল প্রকাশ্ভ হস্তার প্রেট উঠিয়াছেন। উবারা স্থের ন্যার তেজস্বী এবং স্বতেজে যেন প্রদিশত; উব্যার শ্রুবসন পরিধানপূর্বক জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম,

রাম ঐ শ্বেতপর্বতের শিখরদেশে এক হস্তীকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কমল-লোচনা জানকী ভাঁহার অঞ্কদেশ হইতে উখিত হইয়া তদ্পার আরোহণ করিতেছেন। তিনি স্বহস্তে চন্দ্রস্থকে স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ লংকার উধের্ব এক হস্তীর প্রতেঠ আর্ঢ় আছেন। রাম একখানি উৎকৃষ্ট রখে আটটি শ্বেতবর্ণ ব্যভে বাহিত হইয়া, লক্ষ্যুণের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং সাঁতাকে লইয়া, অত্যুক্তবল প্ৰুপকর্থে আরোহণ-পূর্বক উত্তর্নদকে প্রস্থান করিলেন। দেখিলাম, রাবণ মান্ডিড মান্ড ও তৈলাভঃ ডিনি উল্মন্ত হইয়া মদ্যপান করিতেছেন; তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে করবীর মালা: আজ তিনি প্রুপকরথ হইতে পরিদ্রগুট হইয়া ভূতলে ল্রাণ্ঠত হইতেছেন। আবার দেখিলাম, তিনি কৃষ্ণান্বর পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে রম্ভমাল্য এবং অপ্যে রক্তদ্দন: একটি স্ত্রীলোক বলপূর্বক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি এক গদভিষ্ক রথে আর্ড় আছেন, তাঁহার চিত্ত উদ্ভাশ্ত, তিনি কথন दाजिए उपन क्या नाहिए उपन अवर कथन या रेजन भान क्रिक्ट एक । जिन গর্দাভে আরোহণপূর্বক দক্ষিণাভিম্থে বাইতেছেন। আবার এক স্থলে দেখিলাম, রাবণ অধঃশিরা হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে গর্দভ হইতে ভ্তলে পতিত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে প্রেরায় উঠিলেন। তাঁহার কটিতটে বিরু নাই, মুখাগ্রে কেবলই দুর্বাক্য; তিনি অনতিবিলন্দের এক দুর্গন্ধ মুক্তি পঞ্চবহাল দ্বঃসহ ঘার আন্ধকারময় গতে নিমশন ইইলেন এবং দ্বিশ্রেতমাখী হইয়া এক শাৰ্ষক হুদে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, তাহার তিকট একটি রক্তবসনা কৃষ্ণবর্ণা নারী কর্ণমান্ত হইয়া উপস্থিত, সে তাহার কর্তের রক্তব্রশ্বনপূর্বক উত্তরাভিমানে আকর্ষণ করিতেছে। আরও দেখিব কুডকর্ম এবং ইন্দ্রক্তিৎ প্রভৃতি বীরগণ মर्-एक स्-ए ७ टिल्माक इस्सिट्स्न। तावन वतादर, देन्द्रक्ति निन्द्रमात न्द्रके এবং কুম্ভকর্ণ উন্দের আরোজন ক্রিক দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। কিম্তু দেখিলাম, একমার বিভাষণ মদতকে শৈবতচ্ছর ধারণ করিয়া, চারি জন মন্ত্রীর সহিত গগনতলে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে স্মে<del>ডিজত সভা, তল্মধ্য</del>ে নানার্প গতিবাদ্য ইইতেছে। আবার দেখিলাম, এই হস্তাদ্বপূর্ণ সরেম্য লংকা-প্রেরীর প্রেম্বার ভগন, ইহা সমুদ্রে নিমণন হইয়াছে: রাক্সীরা তৈলপান-পূর্বক প্রমন্ত হইয়া অটুহাস্যে হাসিতেছে। লংকার সমস্তই ভস্মাবশিষ্ট এবং কুশ্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষদেরা রম্ভকশ্র ধারণপূর্বক গোমর-হুদে প্রবিষ্ট হইতেছেন। রাক্ষসীগণ! তোমরা এখনই এ স্থান হইতে পলায়ন কর, দেখ, মহাবীর রাম জানকীরে নিশ্চয়ই পাইবেন। এক্ষণে যদি তোমরা সীতাকে ফরণা দেও, রাম তাহা সহ্য করিবেন না, তিনি নিশ্চরই তোমাদের সকলকে বিনাশ করিবেন। জ্ঞানকী তাঁহার প্রাণসমা পত্নী, অরণ্যের সহচরী হইয়াছেন, তোমরা যে ই'হাকে কখন ভর্ৎসনা এবং কখন যে তর্জনগর্জন করিতেছ, রাম তাহা কথনই সহ্য করিবেন না। অতঃপর ব্রক্ষ কথা পরিত্যাগ কর, ই<sup>\*</sup>হাকে স্নেহবচনে সা**ল্য**না করা আবশাক; আইস, সকলে ই'হার নিকট মঞালভিক্ষা করি; আমার ত ইহাই ভাল বোধ হইতেছে। জানকী শোকসম্তাপে একাল্ড কাতর, আমি ই'হারই অন্ক্ল স্ক্স দেখিয়াছি; ইনি সমস্ত দুঃখ বিমৃত্ত হইয়া প্রিয়লাভে সম্তুষ্ট হউন। রাক্ষসগণের ভাগ্যে রাম হইতে ঘোরতর ভয় উপস্থিত, এক্ষণে অধিক আর কি, তোমরা যদিও জানকীরে ভর্ণসনা করিয়াছ, তথাচ এক্ষণে ই'হার প্রসাদ ভিক্ষা কর। ইনি প্রণিপাতে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে গ্রেতর ভয়



হইতে রক্ষা করিবেন। দেখ, ই'হার সবৃত্তিশ কোনর্থ কুলকণ দেখিতেছি না, কেবল অণ্যসংস্কার নাই বলিয়া, ফ্রেন্সিইনিক কিণ্ডিং দুঃখিত বোধ হইতেছে। বলিতে কি, একণে অচিরাংই ইস্টেইনিনোরথ প্রণ হইবে; রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যু এবং রামেরও জয়শ্রী লুড়ে ইইবে। আমরা শীল্লই যে জানকীর প্রিয় সংবাদ শ্রনিতে পাইব, এই স্বংনই ক্রিমার মৃল। ঐ দেখ, ই'হার পদ্মপলাশবং বিস্ফারিত চক্ষ্ স্ফ্রিত হইতেছে; ক্রমহস্ত অকস্মাং কণ্টকিত ও কন্পিত হইতেছে এবং এই করিশ্বভাকার বাম উর্ স্পান্দিত হইয়া, বেন রামের আগ্রমনবার্তা স্ট্রনা করিতেছে। আর ঐ সমস্ত পক্ষীও বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া, বারংবার শাস্ত্র্বের ডাকিতেছে এবং হাত্যমনে রামের প্রত্যুদ্রমনের জন্য যেন সংক্ষত করিতেছে

তখন লক্ষাবতী এই স্বণন-সংবাদে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, চিন্ধটে! তুমি যাহা কহিলে, ইহা যদি সভা হয়, তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

জন্দীবংশ সর্গা। পরে তিনি রাবণের এই অমশাল-সংবাদে শণ্কত হইয়া, অরণ্যে সিংহভয়ভীত করিণীর ন্যায় কশ্পিত হইলেন এবং বিজন বনে পরিত্যন্ত বালিকার ন্যায় কাতর হইয়া এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! অকালম্ত্যু যে কাহারই স্লভ নয়, সাধ্যণ একখা সত্যই কহিয়া থাকেন; তাহা না হইলে, এই পাপীয়সী এইর্প লাছনা সহ্য করিয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারিত না। হা! আজ আমার এই দ্বেশপূর্ণ কঠিন হ্দয় বল্লাহত শৈলশ্পোর নায় চ্র্প হইয়া বাইতেছে। অগ্রিয়দর্শন রাবণ কয়েক দিন পরেই ত আমারে বধ করিবে; কিন্তু এক্লে বদি আমি নিজের ইছয়য় প্রাণত্যাগ করি, তন্জন্য কেন আমি দোষী হইব। রাক্ষণ যেমন অরাক্ষণকে মন্যে দীক্ষিত করিতে পারেন না, তার্প আমিও ঐ দ্বাচারকে মন সম্পূর্ণ করিতে পারিব না। একণে

রাম যদি এ স্থানে না আইসেন, তাহা হইলে চিকিংসক ষেমন অস্ত্র স্বারা গর্ভস্থ জন্তুকে ছেদন করে, সেইরূপ ঐ নীচ শাণিত শরে শীন্তই আমারে খণ্ড খণ্ড করিবে। আমি একে দীন ও ভর্ত্হীন, ইহার উপরও আবার আমাকে এই বধ-বন্দ্রণা সহা করিতে হইবে। এ**ক্ষণে এই ঘটনার আর দ**ুই মাস কাল অর্বশিষ্ট আছে। যে তস্কর রাজা**ল্ডার বধ্য ও বন্ধ হইয়া আছে, নিশ্যন্তে** তাহার যেমন মৃত্যুর আশংকা জলেম, এই নিদিশিট সময় অতীত হইলে আমারও সেইর্প হইবে। হা রাম! হা লক্ষ্যুণ! হা কৌশলো! হা মাতৃগণ! ব্ঝি, এই মন্দভাগিনী সমন্ত্রে প্রবল বায়া-প্রতিঘাতে তরণীর ন্যায় বিনন্ট হয়। হা! রাম ও লক্ষ্মণ আমারই কারণে মূগরূপী মারীচের হস্তে নিহত হইয়াছেন; আমিই সেই দ্বব্যুত্ত রাক্ষসের মায়ার প্রলোভিত ও মোহের বশীভূতে হইয়া, উ'হাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ করিরাছিলাম। রাম! ভূমি সত্যনিষ্ঠ ও হিতকারী, এক্ষণে আমি এই স্থানে রাক্ষসের বধ্য হইয়া আছি, কিন্তু তুমি ইহার কিছুই স্লানিডেছ না। হা। আমার এই পাতিরতা, কমা, ভ্রিশব্যা ও নিয়ম সমস্তই নিরপ্তক হইল। কৃতঘ্যে কৃত উপকার বেমন নিজ্ঞক হইয়া বার, সেইর প এ সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। আমি দুঃথশোকে বিবর্ণ দীন ও কুণ হইরাছি, ভর্তুসমাগমে আমার কিছ্মাত আশা নাই। রাম! বোধ হর, তুমি নিদিকে সৈরমে পিতৃনিদেশ পালন ও প্রতাচরণপূর্বক গ্রে প্রতিগমন করিয়াছ এয়া তথায় নির্ভয় ও কৃতার্থ হইয়া, বহুসংখ্য আকর্ণলোচনা কামিনীর মৃতি সুখে কালকেপ করিতেছ। কিন্তু আমি তোমার একাল্ড অনুরাশ্বিক একলে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি নির্মাক তপ ও বৃদ্ধি অনুষ্ঠান করিলাম, অতঃপর প্রাণত্যাগ করিব। হা! আমি অতি মন্দভাগিন আমাকে ধিক! আমি বিষপান বা শাণিত কুপাণ ন্বারা আখাহত্যা করিব। করিব করিব করিব করিব করিব করিব করিব আমার সহায়তা করে, এই রাক্ষ্য-প্রীতে এমন আর কাহ্যকে দৈখিতেছি না।

জানকী রামকে ক্ষরণির্থিক এইর প বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। তাঁহার মুখ শুক্ক; সর্বাণ্য কন্পিত হইতেছে। তিনি ঐ শিংশপা ব্কের নিকটন্থ হইলেন। তাঁহার অন্তরে শোকানল বারপরনাই প্রবল; তিনি অননামনে বহুক্লণ চিন্তা করিলেন এবং পৃষ্ঠলন্বিত বেণী গ্রহণপূর্বক কহিলেন, আমি শীঘ্রই কন্ঠে বেণীবন্ধনপূর্বক প্রাণত্যাগ করিব। পরে তিনি শিংশপা ব্কের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ ও আত্মকুল প্রনঃ প্রনঃ ক্ষরণ করিতে লাগিলেন।

একোনহিংশ সর্যা। জানকী নিতাশত নিরানশা ও দীন; তিনি বৃক্ষশাথা অবলম্বনপ্র্রিক দশভারমান আছেন; ইতাবসরে নানার্প শ্ভ লক্ষণ তাঁহার
সর্বাঞ্চে প্রাদৃভ্তি হইতে লাগিল। তাঁহার কুটিলপক্ষা কৃষ্ণভারকা উপাশভশ্রু
প্রাশতলোহিত একমার বামনের মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল।
রাম এতদিন বাহা আশ্রের করিরাছিলেন, সেই অগ্রের্চশ্দনবোগ্য স্বৃত্ত স্থ্ল বামহস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। বাহা করিশ্বভাকার ও স্থ্ল সেই বাম উর্ প্রাঃ প্রাঃ স্পন্দনপ্র্রিক বেন রাম সম্মুখ্যে উপাস্থত হইয়াছেন, এইর্প স্চনা করিয়া দিল এবং যে বস্তু স্বর্ণবর্ণ ও ঈষৎ মলিন, তাহাও কিঞ্ছি স্থলিত হইয়া
পড়িল।

তথন শিখরদশনা **জানকী এই সমস্ত** বিশ্বাস্য লক্ষণে রোদ্রবার্প্রনণ্ট বীজ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ যেমন ব্লিউজলে স্ফীত হয়, সেইর্প হর্বে উৎফ্লেল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ উপরাগম্ভ চন্দের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি বাতিশোক হইলেন, এবং তাঁহার জড়তাও বিদ্রিত হইল। তখন রজনী যেমন শ্রুপক্ষে চন্দ্র শ্বারা উল্ভাসিত হয়, সেইর্প মুখপ্রসাদ তাঁহাকে একাল্ডই উল্জ্বল করিয়া তুলিল।

**রিংশ সর্গাঃ হন্মান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছল থাকি**রা এতক্ষণ সমস্তই <u>শু</u>বণ করিলেন। তিনি জানকীর বিলাপ, ত্রিজটার স্বন্দ ও রাক্ষসীদিগের গর্জনও শ্বনিলেন। জনশ্তর ঐ মহাবীর স্বরনারীসম জানকীরে নিরীক্ষণপ্রিক এইর্প চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসংখ্য বানর যাহার জন্য দৈক-দিগন্তে শ্রমণ করিতেছে, আমি তাঁহাকেই পাইলাম। আমি বাঁহার জন্য স্থাীবের প্রচ্ছমচারী চর হইয়া শনুর শস্তি পরীকা করিতেছিলাম, আজ তাঁহাকেই পাইলাম। আমি মহাসাগর লখ্যনপূর্বক রাক্ষসগণের বিভব, লখ্যাপারী ও রাবণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে সেই অসীমর্শান্ত সকর্মণিচন্ত রামের এই অনুরাগিণী পদ্নীকে আশ্বস্ত করিব। এই চন্দ্রাননা কখন দর্শের সহ্য করেন নাই, এক্ষণে অত্যন্ত কাতর কারব। এই চন্দ্রাননা কখন দুর্ঘে সহা করেন নাই এক্লণে অত্যুক্ত কাতর হইরাছেন, আমি ই'হাকে আন্বন্ধত করিব। যদি আদি ই'হাকে প্রবাধ দিয়া না যাই, তাহা হইলে আমার প্রতিষমনে স্বাধিরা প্রাণত্যাগ করিবেন। রাম ই'হাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যুক্ত উর্বা আছেন, তাহাকে আন্বাস প্রদান করা যেমন আবশাক, ই'হাকের তদুপ। কিন্তু দেখিতেছি, জানকীর চতুদিক রাক্ষসাগণে বেশ্টিত, স্কুর্মিই ইহারা থাকিতে ই'হার সহিত বাকালাপ করা আমার প্রের হইতেছে না এক্লণে কি করি, আমি কি স্ক্রটেই পড়িলাম। যদি আমি এই রাহিশের ইবিন আম্বাস দান না করিয়া যাই, তবে ইনি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইকেন। যদি আমি ই'হার সহিত কথোপকথন না করিয়া যাই. তাহা হইলে রাম যখন জিজ্ঞাসিবেন, সাঁতা আমার উদ্দেশে কি কহিলেন, তখন কি বলিয়া তাঁহার নিকট দশ্ডায়মান হইব। তিনি এইরূপ ব্যাতিক্রমে আমাকে নিশ্চরই ক্রোধন্ধরিক নেত্রে ভঙ্গ্মীভ্ত করিবেন। অর্থি বদি স্থাবিকে বিশেষ সংবাদ না দিয়া সংগ্রামের উম্থোগ করিতে বলি, তবে তাঁহারও এই স্থানে সসৈন্যে আগমন বার্থ হইবে। যাহাই হউক, এক্ষণে সতর্ক হইলাম, এই সমস্ত রাক্ষসী কিণ্ডিং অসাবধান হইলে আজ মৃদু কানে এই দুঃখিনীকৈ সান্থনা করিব। আমি ত ক্ষুদ্রাকার বানর, তথাচ আজ মনুষাবৎ সংস্কৃত কথা কহিব। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণের মত সংস্কৃত কথা কই তাহা হইলে হয়ত সীতা আমাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া অভ্যনত ভীতা হইবেন। বস্তুতঃ এক্ষণে অর্থাসংগত মান্ধী বাক্যে আলাপ করা আমার আবশ্যক হইতেছে। তদ্ভিন্ন অন্য কোনর পে ই'হাকে সান্থনা করা সহজ হইবে না। জানকী একে ত রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া আছেন, তাহাতে আবার আমার এই মূতি দর্শন এবং বাক্য শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই শৃণ্কিত হইবেন। পরে আমাকে মায়ারপৌ রাক্য অনুমান করিয়া চকিতমনে চীংকার করিতে থাকিবেন। ই'হার চীংকার শব্দ শুনিবামার করাল-দর্শন রাক্ষসগৈণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইবে এবং ইতস্ততঃ অন্সন্ধানে আমাকে প্রাণ্ড হইয়া বধ-বন্ধনের চেন্টা করিবে। ভৎকালে আমিও নিজম্তি ধারণপ্রক ক্ষের শাখা-প্রশাখা ও স্কল্ধে লম্ফ প্রদান করিতে

থাকিব। তদ্দর্শনে রাক্ষসীগণ অতাত্ত শঙ্কিত হইবে এবং বিকৃতস্বরে রক্ষাধিকারে নিযুক্ত প্রহরীদিগকে আহত্তান করিবে। পরে প্রহরীরা উহাদিগের উন্বেগ দর্শনে শ্ল শর ও অসি গ্রহণপূর্বক মহাবেগে উপস্থিত হইবে। আমি তংক্ষণাং অবর্ম্থ হইব এবং রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ করিতে থাকিব, কিন্তু বলিতে কি ঐ সময় আমি যে পুনর্বার সম্ভুদ্র লজ্বন করিব ইহা কোন-ক্রমেই সম্ভব নয়। তখন রাক্ষসগণ আমাকে অনারাসে গ্রহণ করিবে এবং জানকীও আমার এই স্থানে আগমন করিবার কারণ কিছুই জানিতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ হিংসাপরায়ণ, উহারা ঐ প্রসঙ্গে জানকীর প্রাণনাশেও পরাঙ্মুখ হইবে না। স্তরাং এই স্তে রাম ও স্থাবির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। দেখিতেছি, এই লংকার আসিবার কোনরূপ পথ নাই, ইহা সম্দ্র-বেণ্টিত রাক্ষসরক্ষিত ও অত্যন্ত গ্রুম্ত, জানকী এই স্থানে বাস করিতেছেন, স্তরাং ই'হার উন্ধার সাধনের আর কিছুমার প্রত্যাশা থাকিবে না ৷ আর আমি যদি বধ-বন্ধনে আত্মসমর্পণ করি, তাহা হইলে রামের একটি উত্তরসাধক বিনন্ট হইবে। আমার অভাবকালে এই শতবোজন সম্যুদ্র লব্দন করিতে পারে, বিশেষ অন্সন্ধানেও এমন আর কাহাকে দেখিতেছি না। আমি এক্ষণে সহজেই অসংখ্য রাক্ষসকে রণশারী করিতে পারি, কিন্তু যুন্ধপ্রমের বার্ত প্নের্বার যে এই সমুদ্র পার হইব কিছ্তেই এর প সন্ভব হয় না। অবিভ ষ্লেখ যে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে তাহারই বা দিথরতা কি? স্তরাং সংশ্রেষ্লক কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। জানি না স্ক্রেম্বর কোন্ বিচক্ষণ এই সংশরের কার্য নিঃসংশয়ে সাধন করিবেন? এক্সি আমি যদি জ্ঞানকীর সহিত কথোপকথন করি, তাহাতে এই সমসত বিদা করিবল সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; আর বিদ না করি, তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই হুবলি হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সিম্পপ্রায় কার্যও দ্তের ব্রম্পিবৈগ্রেণা দেখাকারিবরাধী হইয়া স্রোদেয়ে অম্পকারবং বিনশ্ট হইয়া বায়। কার্যাকারে বিনার প্রশাসনা নিশীত হইলেও অপট, দ্তের দোৰে বিশেষ ফল দশিতে পাৱে না। ফলতঃ পশ্ভিতাভিমানী দতেই কাৰ্যক্ষতির মূল। এক্ষণে কিসে কার্যে ব্যাঘাত না জন্মে, কিসে ব্যাখ্যদোষ উপস্থিত না হয় এবং কিসেই বা এই সমুদ্র লঞ্চনের শ্রম ব্যর্থ হইয়া না বার, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার অবেশ্যক। এই জানকী অশৃতিকত মনে আমার বাক্য প্রবণ করিবেন এমন কোন স্বৰুক্ত স্থির করা আমার আবশ্যক।

হন্মান এইর্প বিতর্কের পর সিম্পান্ত করিলেন, জানকী অনন্যমনে রামকে চিন্তা করিতেছেন, একণে যদি সেই মহাবীরের নাম কীর্তন করি, তাহা হইলে ইনি কদাচ শব্দিত হইবেন না। সেই ইক্ষ্মাকুকুলতিলক রাম যে-সমন্ত ধর্মান্ক্ল শ্রেয়ন্কর কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি এক্ষণে তৎসম্দর্রের প্রসংগ করিয়া ন্ববন্ধব্য শান্ত ও মধ্রভাবে জ্ঞাপন করিব। জানকী যাহাতে আমাকে বিন্বাস করিতে পারেন, আমি এইর্প বাকাই প্রয়োগ করিব।

একতিংশ সগাঁ। হন্মান এইর্প অবধারণপূর্বক জানকীর নিকটম্থ হইলেন এবং মৃদ্বাক্যে কহিতে লাগিলেন, দশরথ নামে কোন এক প্রাণালি রাজ্য ছিলেন। তিনি স্সম্পন্ন রাজ্প্রীষ্ত্ত ও পরমস্প্র। সর্বপ্রেণ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশে তাঁহার উৎপত্তি: সমগ্র প্রথিবীতেই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মিতগণকে

অত্যতে স্থী করিতেন। রাম সেই দশরখের একমাত্র প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ প্র! তিনি ধন্ধর্গণের অগ্রগণা, দ্বজনপালক ও স্থালা। এই জাবলোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে; তিনি ধর্মরক্ষক ও জ্ঞানবান। এ মহাম্মা, সত্যান্ষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার আদেশে ভার্যা ও শ্রাভার সহিত বনবাসে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন ম্গরপ্রেসন্থ্যে অরণ্য পর্যটন করেন, তখন তাঁহার বলবীর্যে বহুসংখ্য রাক্ষসবীর নিহত হয় এবং খর দ্বল প্রভৃতি নিশাচরগণ জনস্থানস্থ সৈন্যের সহিত উচ্ছিল্ল ইয়া যায়। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে অতিশয় জোধাবিদ্ট হয় এবং ম্গর্পী মারীচের মায়াবলে রামকে বঞ্চনা করিয়া দেবী জানকীরে অপহরণ করে। পরে রাম জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত ইইয়া কপিরাজ স্থাবির সহিত মিত্রতাস্ত্রে বন্ধ হন এবং বালীকৈ বিনাশ করিয়া, স্থাবিকে কপিরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। অনন্তর বানরগণ স্থাবির নিয়োগে চতুদিকে জানকীর অন্বেষণে নিগতি হয় এবং আমিও এই উপলব্ধ করিয়া সম্পাতির বাক্যে মহাবেগে শত্বেজন বিস্তার্গ সম্দূ লভ্যন করি। রামের নিকট জানকীর যের্প র্প, যের্প বর্ণ এবং যের্প লক্ষণ শ্নিয়াছিলাম, তদন্সারে বোধ হয় এক্ষণে জানকীরেই পাইলাম। মহাবীর হন্মান এই বালয়া মোনাবলম্বনু করিলেন।

জানকী এই সমসত কথা শ্নিবামার অতিমার বিষ্ণুত হইলেন এবং অলক-সংকূল মুখকমল উত্তোলনপূর্বক সভরে শিংগ্রিসা বৃক্ষে দৃণ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রামের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মূনে বারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তংকালে তিনি কথন উধ্বেশ্ব কথন অধ্যুষ্টে এবং কথন বা তির্যকভাবে দৃণ্টি প্রসারণ করিতেছেন। ইত্যবসরে উন্টোল্ম্থ স্বের ন্যায় একান্ড উজ্জ্বল ধীমান হন্মান তাঁহার নেরপথে ক্ষিত হইলেন।

শ্বাহিংশ স্থা ॥ হন,মান ধ্বজবর্ণ ক্ষ পরিধানপ্রেক ক্ষশাখায় প্রজ্জ হইয়া আছেন, জানকী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। হন,মান প্রিয়বাদী ও বিনীত, তাঁহার কাশ্তি অশোক প্রম্পবং আরম্ভ এবং চক্ষ্ণ স্বর্ণ-পিঞাল। জানকী উ**'হাকে বৃক্ষের প**ত্রাবরণে উপবিষ্ট দেখিয়া বিক্ষয়ে অভিভূত হইলেন, ভাবিলেন, এই বানর অত্যন্ত ভীমদর্শন! তিনি উহাকে দুনিরিক্স বোধ করিয়া ভয়ে অতিশয় বিমোহিত হইলেন। তাঁহার মনে নানার্প আশণকা উপস্থিত হইল। তিনি দুঃখভরে অস্ফুট স্বরে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি প্রনর্বার ঐ বানরকে দেখিলেন; মনে করিলেন, বুঝি আমি স্বণ্ন দেখিতেছি। তিনি ঐ বানরকে নিরীক্ষণ করিয়া বিপন্ন ও মৃতকম্প হইলেন। পরে বহু বিলম্বে সংজ্ঞালাভপূর্বক এইর্প চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি দুক্তবন্দই দেখিলাম! একটি নিষিন্ধদর্শন বানর আমার দৃণ্টিপথে পড়িল! যাহাই হউক, রাম, লক্ষ্মণ ও রাজা জনকের সর্বাখগীণ স্বস্থিত ও শান্তি হউক। অথবা না, ইহা স্বন্ধ নহে, আমি দুঃখ-শোকে নিপাঁড়িত হইয়া আছি, নিদ্রা আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে, রামের অদর্শনে আমার মনে সংখই নাই। আমি ভাঁহাকে নিরুতর হৃদয়ে চিন্তা করিতেছি, তাঁহার কথা সততই আলাপ করিতেছি, স্তরাং যাহা কিছু শ্নি, তাহা ঐ চিন্তা ও আলাপের অনুরূপ করিয়া লই। এক্ষণে যাহা দেখিলাম ইহা কম্পনা নহে, কারণ, কম্পনায় ব্যাধ্বর সংস্তব থাকে না এবং তাহাতে রূপও

প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু আমি এই বানরকে স্কুপণ্ট দেখিতেছি এবং ইহার কথাও স্কুপণ্ট শ্নিতেছি। এক্ষণে বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্দ্রকে নমস্কার এবং ব্রহ্মা ও অণ্নিকেও নমস্কার। এই বানর আমার নিকট যাহা বলিল তাহা সতাই হউক।

ব্য়স্থিংশ সর্গ n অনন্তর হন,মান ব্রুফ হইডে কিণ্ডিং অবতীর্ণ হইলেন এবং বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটিশ্ব হইরা তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে মস্তবে অঞ্জাল স্থাপনপূর্বক মধ্যে বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পদমপলাশ-লোচনে ! তুমি কে ? কি জন্য মলিন কোঁষের কল ধারণ এবং বৃক্ষশাখা অবলম্বন-পূর্বক এই স্থানে দণ্ডায়মান আছ? বেমন কমলদল হইতে জল নিঃস্ত হয় সেইর্প তোমার নের্যাগল ছইতে কি জন্য দুঃখের বারিধারা বহিতেছে। তুমি স্রাস্র নাগ গম্বর্ণ বক্ষ রাক্ষ্য ও কিম্মর মধ্যে কোন্ জাতীয় হইবে? রুদ্র মরুৎ বা বসংগণের সহিত কি তোমার কোন সম্পর্ক আছে? বোধ হয়, তুমি দেবী। বোধ হয়, তুমি তারাপ্রধানা সর্বশ্রেষ্ঠা গ্লেবতী রোহিণী হইবে, এক্ষণে চন্দ্রের ন্দোহদ্রত হইয়া সূরলোক হইতে স্থালত হইয়াছ? কল্যাণ। তুমি কে? তুমি কি দেবী অর্ম্ধতী? ক্রেম বা মোহবশতঃ কি বঙ্গিষ্ট্রস্বকে কুপিত করিয়াছ? তোমার পরে কে এবং তোমার দ্রাতা, পিতা কিতাই বা কে? তুমি কি ই'হাদিগের মধ্যে কাহারও বিয়োগে এইর্প ক্রেকাকুল হইয়ছ? রোদন, দীর্ঘনিঃখবাস, ভ্রমিস্পর্শ এবং রামের নাম প্রবিধ্ এই সমস্ত চিক্তে তোমাকে দেবী र्वामशा त्वाथ इटेरल्ट्स ना। राजमाह विमारिका त्य-अमन्त नक्कन तिशरणिष्ट তম্বারা তোমাকে রাজকন্যা ও ইপ্রজমহির্যা বলিয়াই আমার হৃদ্প্রতায় জান্মতেছে। রাবণ জনস্থান হততে যাঁহাকে বলপ্রেক আনিরাছে, যাঁদ তুমি সেই সাঁতা হও, তাহা হউলৈ আমার বাকো প্রভাবর কর। তোমার যের্প অলোকিকু রূপ, যের্প শীনতা এবং যের্প পবিত্ত বেশ তাহা দেখিয়া তোমাকে রামমহিষী বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে।



তখন জানকী রামের নাম শ্রবণপ্র্বিক হৃষ্টমনে কহিলেন, আমি রাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপ দশরথের প্রত্বধ্, মহাত্মা জনকের কন্যা এবং ধর্মান রামের ধর্ম-পত্নী; আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর ভ্রাদশ বংসরকাল শ্বশ্রালয়ে নানার্প স্থভাগে কালক্ষেপ করি। পরে রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, দশরথ উপধ্যোরগণের সহিত সমবেত হইরা রামের রাজ্যাভিষেকের সংকল্প করেন। তখন দেবী কৈকেয়ী অভিষেকের আয়োজন দেখিয়া দশরথকে এইর্প কহিলেন, আমি আজ হইতে পানাহার পরিত্যাগ করিলাম; বদি তুমি রামকে বাজ্য দেও, তাহা হইলে আমি আর কিছ্তেই প্রাণ রাখিব না। এক্ষণে রাম বনে যাক, প্রে তুমি প্রীতিভরে আমাকে বে কথা কহিয়াছিলে, তাহা সত্য হউক।

তথন বৃষ্ধ দশরথ কৈকেরীর এই জ্র নিষ্ঠ্র কথা প্রবণ এবং বরপ্রদানব্রাহত স্মরণপূর্বক বিমোহিত হইলেন। সত্যে তাঁহার অত্যুক্ত নিষ্ঠা, তিনি
জলধারাকুলনোচনে রামকে এইর্প কহিলেন, বংস! তুমি ভরতকে সমসত রাজাভার দিয়া স্বয়ং কনবাসী হও। তংকালে পিতার এই আদেশ রামের রাজ্যাভিষেক
অপেক্ষাও প্রীতিকর বোধ হইল এবং তিনি অবিচারিত চিত্তে উহা বাক্যমনে
স্বীকার করিলেন। দানেই তাঁহার অন্রাগ, তিনি কথন প্রতিগ্রহ করেন না,
সত্যেই তাঁহার নিষ্ঠা, তিনি প্রাণান্তে মিধ্যা কহেন বার্ক্ত জননীর হস্তে আমায়
অপ্ণ করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে স্মুক্ত ইলাম না এবং শীঘ্রই নিগতি
হইয়া তাঁহার সহিত বনচারী হইলাম। ক্রিকে অন্সরণ করিবার জন্য
স্বাগ্রে কুশ্চীর ধারণ করিলেন। ক্রিকে কাননে প্রবেশ করিলাম। আমরা কিছ্নদিন
দশ্ভকারণ্যে বাস করিরা আছি, এই অবসরে দ্রাত্মা রাবণ আমাকে অপহরণ
করিয়া আনে। এক্ষণে সেনিই মাস আমার প্রাণ্রক্রার অন্তাহ করিয়াছে, এই
নির্দ্ধি কাল অতাত হইলে আমি নিশ্চরই দেহত্যাগ করিব।

চতুদ্ধিংশ সর্গা। তখন কপিবর হন্মান দ্বংখাভিভ্তা সীতাকে সাদ্ধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি রামের আদেশে তোমার নিকট দ্তুস্বর্প আসিয়াছি। একণে তাঁহার স্বাপ্গীণ মশ্পল, তিনি তোমাকে কুশল জিল্পাসিয়াছেন। যিনি রাশ্ধ অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী, তিনি তোমাকে কুশল জিল্পাসিয়াছেন। যিনি তোমার ভর্তার প্রিয় অন্চর, সেই মহাবীর সক্ষ্যণও কাতর মনে তোমার চরণে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

তখন জানকী রাম ও লক্ষাণের কুশল সংবাদ পাইয়া, যারপরনাই প্রাকিত হইলেন। কহিলেন, জাঁবিত লোক শত বংসরেও আনন্দ লাভ করে, এই যে লোকিক প্রবাদ আছে, ইহা এক্ষণে আমার সতাই বোধ হইল। ফলতঃ সীতা রাম ও লক্ষ্যণের সন্দর্শন পাইলে যের্প প্রাভ হন, হন্মানের বাক্যে সেইর্পই প্রাতিলাভ করিলেন এবং বিশ্বদত মনে উ'হার সহিত কথোপকথন আরুভ করিলেন। ইত্যবসরে হন্মান ক্রমশঃ উ'হার সাল্লিক্ট হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বৈ এক পদ অগ্রসর হন, অমনি সাতার মনে আশুজ্বা উপস্থিত হয়। রাবণ যে ছলনা করিতে আসিয়াছে, এই বিশ্বাসই ক্রমশঃ তাঁহার স্দৃঢ় হইতে লাগিল।

তিনি দ্রখিত মনে এইর্প কহিলেন, হা ধিক! আমি কেন ইহার সহিত বাক্যলোপ করিলমে, দেখিতেছি, সেই রাবণই মায়াবলে র্পাস্তর গ্রহণপূর্বক আগমন করিয়াছে।

তখন জানকী শিংশপা বৃক্ষের শাখা উন্মোচনপূর্বক ভ্তেলে উপবিষ্ট হইলেন। হন,মানও কিণ্ডিং অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; কিন্তু তংকালে সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া, উ°হার প্রতি আর দূর্টিটপাত করিতে পারিলেন না এবং এক দীঘীনঃশ্বাস পরিভ্যাগপূর্বক মধ্যুর স্বরে কহিতে লাগিলেন, বোধ হয়, তুমি মায়াবী রাবণ, প্নেরায় মায়া অবলম্বন করিয়া আমাকে পরিতাপিত করিতে আসিয়াছ, কিন্তু দেখ, ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। যে ব্যক্তি জনস্থানে স্বীয় রূপ বিসর্জন এবং পরিব্রাজকের বেশ ধারণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি সেই রাবণ সন্দেহ নাই। রাক্ষস! এক্ষণে আমি উপবাসে কুল এবং অত্যন্ত দীন হইয়া আছি, এ সময়ও তুমি যে আমাকে যন্দ্রণা দিবার চেন্টা করিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে। অথবা আমার এইরূপ আশুজ্কা করা সঞ্চাত হইতেছে না: কারণ, তোমাকে দেখিয়া অবীধ আমার মনে বিলক্ষণ প্রীতি সঞ্চার হইতেছে। এক্ষণে ভূমি বদি বথার্থাই রামের দুতে হও, তবে আমি তাঁহার বিষয় তোমাকে জিঞ্চাস্থ তার, বল, তোমার মঞাল হউক, রামের কথা আমার একাণ্ডই প্রীতিকৃতি সনামা! তুমি আমার সেই প্রিয়তমের গ্ণকীতনি কর; প্রবল জলবেগ বেনি নদীক্ল শিথিল করিয়া দের, সেইর্প তুমি আমার বিশ্বাস এক একবৃদ্ধ ক্রিয়া দিতেছ! হা! স্বশ্ন কি স্থকর! বহুদিন হইল, আমি অপ্রকৃষ্ণ হইরাছি, কিস্তু স্বশ্নপ্রভাবেই আজ এই রামদ্তকে দেখিলাম; এক্ষণে অকরের প্রিয়তম রাম ও লক্ষ্যণের দর্শনি পাই, তাহা হইলে আমাকে অব কর্ম কর্ম অবসন্ন হইতে হর না। কিন্তু বলিতে কি, অদৃত্টদোষে স্বামন্ত অবির শৃভদ্বেষী শত্র ইইয়ছে। অথবা না, ইহা স্বামন নহে; স্বামন বিদ্যাধার এইর্শ অভানের লাভ সম্ভব হয় না। ইহা কি মনের ভ্রম ? না, বায়ার ব্যাপার ? ইহা কি উন্মাদজ বিকার ? না মরীচিকা ? অথবা না, ইহা উদ্মাদ নহে, উদ্মাদবং মোহও নহে, কারণ আমি আপনাকে এবং নিকটম্থ বানরকেও সম্যকরূপ ব্রাথতেছি।

জানকী নানা বিতকের পর ঐ বানরকে মায়াবী রাবণ বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন এবং তৎকালে উহার সহিত বাক্যালাপ করিতে বিরত হইলেন। তথন হন্মান জানকীর মনোগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ব্রিক্তে পারিয়া প্র্রিতস্থকর বাকো হধোংপাদনপ্রক কহিতে লাগিলেন, মহাপ্রা রাম স্থের ন্যায় তেজস্বী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। সকলেই তাঁহার প্রতি অসাধারণ অন্রোগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি ধনাধিপতি ক্রেরের ন্যায় সম্পিষসম্পন্ন এবং মহাধ্রণ বিষয়ের ন্যায় বীর্যবান; তিনি স্রগর্র বৃহস্পতির ন্যায় সভ্যানিষ্ঠ ও মিল্টভাষী; তিনি অত্যান্ত র্পবান, যেন ম্তিমান কম্পর্শ; তাঁহার রাজদেন্ড কথাস্থানেই উদ্যত হইয়া থাকে। তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জীবলোক তাঁহারই বাহ্নছয়ায় স্থী হইয়া আছে। দেবি! যে দ্রোপ্রা সেই মহাবারকে ম্য়য়্পে অপসারণপ্রক শ্ন্য আশ্রম হইতে তোমাকে আনয়ন করিয়াছিল, শৌশভা, সে অচিয়াংই ইহার ফললাভ করিবে। তিনি জ্বলন্ত অন্নিকল্প ক্রোধান্মর্ভ শরে লীয় ভাহারে বিনাশ করিবেন। আমি তাঁহারই আদেশে তোমারে ক্লল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তেজস্বী



লক্ষ্যণ অভিবাদনপ্রবিক তোমাকে কুশল জিল্ঞাসা করিয়াছেন। রামের মিশ্র কিপরাজ স্থানিব তোমাকে কুশল জিল্ঞাসা করিয়াছেন। ই'হারা প্রতিনিয়তই তোমাকে ক্ষরণ করিয়া থাকেন। তুমি রাক্ষসীগণের বশবতিনী হইয়া ভাগাবলেই জানিত রহিয়াছ। তুমি অবিলন্দের রাম ও লক্ষ্যণের সন্দর্শন পাইবে। অসংখ্য বানর সৈন্যের মধ্যে কিপরাজ স্থাবিকে দেখিতে পাইবে। আমি তাঁহারই নিয়োগে সম্মূলখন করিয়া লখ্কায় প্রবেশ করিয়াছি এবং স্ববীর্ষে রাবণের মুক্তকে পদার্পণপ্রবিক তোমায় দেখিতে আসিয়াছি। দেবি। আমি মায়াবী রাবণ নহি। তুমি এই আশুখ্কা পরিত্যাগ এবং আমার বাক্যে স্ক্রেক বিশ্বাস কর।

পশুবিংশ দর্গ ॥ তথন জানকী হন্মান্তি নেকট রামের কথা শানিরা সাদ্ধ ও মধ্র বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বালুছ ? রামের সহিত কোথার তোমার সংশ্রব? তুমি কির্পে লক্ষ্মণকে জ্ঞাত বহুকে? এবং নরবানরের সমাগমই বা কোন স্ত্রে সংঘটন হইল? আরও, রাম কিক্মণের অপো বে-সমস্ত অভিজ্ঞান চিহ্ন আছে, তুমি পন্নরায় সেই সকল উত্তম্প কর, শানিলে অবশাই আমি বীতশোক হইব।

তখন হন্মান কহিলেন, দেবি! তুমি যে আমার এইরূপ জিজ্ঞাসিতেছ, ইহা আমার পরম সোভাগ্য। এক্ষণে আমি, রাম ও লক্ষ্যণের যে-সমুস্ত চিহু দেখিয়াছি, কীর্তান করি, শ্বন। রাম পদমপলাশলোচন, তাঁহার মুখগ্রাী পূর্ণ-চন্দের ন্যায় প্রিয়দর্শন, তিনি আজন্ম সূত্র্প ও সরল। তিনি তেজে সূর্যের ন্যায়, ক্ষমায় প্রথিবীর ন্যায়, ব্রন্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং যশে ইন্দ্রের ন্যায়। তিনি জীবলোকের রক্ষক ও স্বজনপালক। তিনি ধর্মশীল ও সাুশীল, বর্ণচতুণ্টয় তাঁহারই আশ্রয়ে কালযাপন করিতেছে। তিনি স্বতঃ পরতঃ লোকের মর্যাদা বর্ধন করিয়া থাকেন। তিনি দীপ্তিমান, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। ব্রহ্মচর্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ; তিনি সাধ্যুগণের উপকার ও সংকার্যের প্রচার করিয়া থাকেন। রাজনীতি তাঁহার কণ্ঠম্থ, বিপ্রসেবায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ ; তিনি জ্ঞানী ও বিনীত ; ষজ্বরেদি, ধন্বেদি ও বেদাশ্যে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি বেদবিদগণের প্রিজত ; তাঁহার স্কুম্থ স্থলে, বাহ; দীর্ঘ, গ্রীবা মনোহর, আনন স্কুদর, জনুদ্বয় প্রচছন্ন, চক্ষ্ম তাম্রবর্ণ। তাঁহার দ্বর দ্বুদর্ভির ন্যায় গভীর, বর্ণ শ্যামল ও চিক্কণ। তাঁহার মণিবন্ধ, মূন্থি ও উর্ স্থির, মৃত্ক দ্র বাহ, লম্বিত, কেশাগ্র ও জান, সমান। তাঁহার নাভিমধ্য, কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত, নেত্রান্ত, নথ ও করচরণ্ডল আরক্ত, পদরেখা ও কেশ স্নিন্ধ। তাঁহার স্বর গতি ও নাতি গভীর, উদর ও কপ্ঠে ত্রিবলী, পদমধ্য, পদরেখা ও স্তনচুচুক

নিমণ্ন ; তাঁহার পৃষ্ঠ ও জধ্বা হুম্ব, মম্তকে তিনটি কেশের আবর্ত, অগ্যাস্ঠ-মূল ও ললাটে চারিটি রেখা, দেহপ্রমাণ চারিহস্ত। তাঁহার বাহনু, জাননু, ঊরু ও গাভ সমান, ড্রা, নের ও কর্ণ প্রভাতি চতুদ'শ স্থান একর্প, দম্তপংক্তির পাম্বে অপর দনত। তাঁহার গতি সিংহ ব্যাদ্র হস্তী ও ব্যের অনুরূপ ; ওঠ, হন্ ও নাসা প্রশস্ত : মূখ নথ ও লোম স্নিগ্ধ। তাঁহার বাহা অগ্যালি ও উর্ দীর্ঘ, মুখাদি দশ স্থান পূজাকার, ললাটাদি দশ স্থান প্রশস্ত, অধ্যালিপর্ব প্রভাতি নয়টি স্থান স্ক্রে। সভাধর্মে ভাঁহার নিষ্ঠা আছে ; তিনি দেশকালজ্ঞ ও প্রিয়-বাদী। লক্ষ্মণ নামে ভাঁহার এক বৈমার ভ্রাতা আছেন। তিনি অন্রাগ রূপ ও গাণে জ্যোষ্ঠের অনার্প। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের মত : তিনি মহাবীর। দেবি ! ঐ দুই দ্রাতা তোমার উদ্দেশ লাভের নিমিত্ত একান্ত উৎস্কুক হইয়া প্রথিবী পর্যটন করিতেছিলেন, এই প্রসঙ্গে বানরন্তাতির সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় হয়। ঐ সময় কপিরাজ স্থাীব বালীর বলবীবে রাজ্যপ্রভাট হইয়া, বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়াছিলেন। তৎকালে বালীর উৎপীড়ন-ভয় তাঁহাকে নিতান্তই কাতর করিয়া তুলে। আমরা তাঁহার পরিচর্যার নিব্যন্ত ছিলাম। তিনি প্রিয়দর্শন ও সত্যপ্রতিক্ত। তিনি ঋষ্যম্ক <mark>পর্বতে উপবেশন করি</mark>য়া আছেন, ইডাবসরে ধন্ধারী চীরবসন রাম ও অক্ষাণ তাঁহার দ্বিস্প্রেষ্ট্র নিপতিত হন। কিন্তু তিনি উ'হাদিগকে দেখিবামান্ত অভানত ভাত তিনা লম্ফ প্রদানপূর্বক শৈলশিখরে আরোহণ করেন। পরে আমি তাঁহার অনুদেশে ঐ দুই মহাবারের নিকট
কৃতাঞ্জলিপ্টে উপস্থিত হইলাম এবং উ'হার্ম যে কি জন্য ক্ষমান্তে আসিয়াছেন,
তাহার কারণও জানিলাম। দেবি! উইিদিগকে দেখিলে অভ্যনত স্বর্প ও স্বলক্ষণ বলিয়াই ব্যেধ হয়।

পরে ঐ দুই রাজকুমার অমার পরিচয় প্রাণত হইয়া অতিশয় প্রতি হই-লেন। আমিও উ'হাদিগকে অতি আরোপণপূর্বক কপিরাজ স্থাবৈর সমিহিত হইলাম এবং তাঁহার নিক্ট উ'হাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলাম। তখন উ'হারা পরস্পর কথাবার্তায় যারপরনাই পরিতৃশ্ত হইলেন এবং প্রবি্তান্তের প্রসংগ করিয়া পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বালী স্থালাভের জন্য স্থোবিকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে সাম্থনা করিলেন। দেবি! ঐ সময় লক্ষ্মণ সুগ্রীবের নিকট তোমার বিরহক্ত শোকের প্রসঞ্গ করিলেন, কিন্তু স্থাবি তাহা শ্রবণপূর্বক রাহ্মুক্ত স্বের নাায় একান্ড নিম্প্রভ হইলেন। যথন রাবণ আকাশপথে তোমাকে লইরা যায়, তখন তুমি অপোর কয়েকখান অল•কার প্রিবটিতে নিক্ষেপ কর। জামি তৎসম্বের সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। বানরগণ স্থাতিবর আদেশে হৃষ্ট হইয়া সেইগ্রিল রামকে প্রদর্শন করিল। রাম তোমার সেই স্দৃশ্য অলখ্কার অঞ্কদেশে লইরা ম্ছিতি হইলেন। তাঁহার শোক:-নল যারপরনাই প্রদীশ্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রবল দঃখে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন : তংকালে তাঁহার ধৈর্যও সম্পূর্ণ বিলম্পুত হইয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে নানার্পে সাম্বনা করিয়া বহু কন্টে প্নেরায় উত্থাপিত করি। পরে তিনি ঐ সমস্ত বহুম্লা অলঙ্কার বারংবার সকলকে দেখাইতে লাগিলেন এবং প্রনর্বার স্ঞাবৈর হস্তে তৎসম্বদয় রাখিয়া দিলেন। দেবি! দেবপ্রভাব রাম ভোমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আন্দের্যাগরি ষেমন আন্নেতে দৃশ্ব হয়, সেইর প তিনি তোমার বিচেছদে নিরন্তর জ্বলিতেছেন। অনি<mark>দা শোক ও চিন্তা তাঁহাকে যার</mark>পরনাই দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তশ্ত ক্রিতেছে। ভূমিকশ্পে প্রকান্ড পর্বত ষেমন বিচলিত হইয়া উঠে, সেইর প তোমার বিরহশোক তাঁহাকে চণ্ডল করিতেছে। তিনি রমণীয় কানন নদী ও প্রস্রবণ পর্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু কুরাপি শান্তিলাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে সেই মহাবীর রাম রাবণকে সগণে সংহার করিয়া শীঘ্রই তোমাকে উন্ধার করিবেন। তিনি ও সুগ্রীব পরস্পর বন্ধক্ষমূত্রে বন্ধ হইরা, বালীবধ ও তোমার অন্বেষণ এই দুই কার্ষে প্রতিজ্ঞার্ড হন। পরে রাম স্বীয় বলবীর্ষে বালীকে বিনাশপূর্বক সুগুবিকে বানর-ভালুকের রাজা করিয়া দেন। দেবি! এইর্পেই নর-বানরের সমাগম সংঘটন হইয়াছে, জামি তাঁহাদিগের দূতে, আমার নাম হনুমান। কপিরাজ্ঞ সুগ্রীব রাজ্য অধিকার করিয়া, বানরদিগকে তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য দশ দিকে নিয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে উহারা সমস্ত প্থিবী পর্যটন করিতেছে। শ্রীমান অপ্যাদ সৈন্যসম্বিটর তৃতীয়াংশ লইয়া নিম্ফান্ড হইয়াছেন। আমি এই অপ্সদেরই সমভিব্যাহারে আসিয়াছি। আমরা নির্গত হইরা বিন্ধ্যপর্বতে অত্যন্ত বিপদস্থ হই, এবং তথার দৈবদর্ত্বিপাক বশতঃ আমাদিগের বহুদিন অতীত হইয়া যায়। পরে আমরা কার্বে নৈরাশ্য, কাল্যাতিপাত এবং রাজভয় এই কয়েকটি কারণে শোকাকুলমনে প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই। আমরা গিরিদ্র্গ্নদী ও প্রস্তবদ অন্বেষণ করিয়াছিলাম কিন্তু্্রিরশেষে তোমার উদ্দেশ না পাইরা প্রাণত্যাগে প্রস্তৃত হই এবং সেই পর্ব ক্রে ক্রারোপবেশন করিয়া থাকি।
তম্পুন্দে অপাদ কাতর হইরা বিস্তর বিলাপ ক্রের এবং তোমার অদর্শন, বালাবধ ও আমাদিগের প্রারোপবেশন প্রনঃ প্রস্কৃতি এই সমস্ত কথার উল্লেখ করেন। ঐ সময় কোন এক মহাকল মহাকৃদ্ধ বিহণ্য কার্যপ্রসংশ্য তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম সম্পাতি। তিহি জিনার্র সহোদর। সম্পাতি অপাদের মুখে প্রাত্বধবার্তা পাইবামার অভানত ক্রিসত হইরা কহিলেন, বল, কে আমার কনিন্ঠ জটার্কে কোন্ ল্থানে বিন্তু করিল? তখন দ্রাখা রাবণ তোমার জন্য জনস্থানে জটার্কে বে বাং করিরাছিল, অখ্যাদ এই কথা উল্লেখ করেন। পরে সম্পাতি তাহা দ্র্নিরা অত্যন্ত দ্র্থিত হইলেন এবং ভূমি বে লঞ্চার বাস করিতেছ তাহাও কহিরা দিলেন।

অনশ্তর আমরা বিহগরান্তের এই প্রীতিকর কথার প্রাকৃত হইয়া বিশ্বাগিরি হইতে সম্প্রতীরে আগমন করিলাম। তৎকালে তোমার দর্শন পাইবার জন্য
আমাদিগের বিশেষ উৎসাহ জল্মিরাছিল। কিন্তু আমরা সম্প্রতীরে উপন্থিত
হইয়া যারপরনাই চিন্তিত হইলাম। বানরসৈনা উপায়ান্তর না দেখিয়া অত্যন্ত
বিষয় হইল। পরে আমি ভয় দ্রে করিয়া ঐ শত যোজন অক্রেশে লন্মন করিলাম
এবং রাত্রিকালে রাক্ষসপূর্ণ লন্কায় প্রবিন্ট হইয়া রাবণকে ও তোমাকে দেখিলাম।

দেবি! যের্প ঘটিরাছে, আমি আন্প্রিক সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সম্ভাবণে প্রবৃত্ত হও। আমি রামের দ্তে, আমি রামের জন্যই এই ম্থানে এইর্প সাহসের কর্ম করিয়াছি এবং তোমার উদ্দেশ লাভার্থই এই ম্থানে আসিয়াছি। পবনদেব আমার পিতা, আমি কপিরাক্ত স্থাবৈর সচিব। এক্ষণে রাম কুশলে আছেন, বিনি জ্যেতের পরিচর্যায় অনুরক্ত এবং জ্যেতেরই হিত সাধনে আসক্ত, সেই স্কেক্ষণাক্তাম্ত লক্ষ্মণও কুশলে আছেন। এক্ষণে কেবল আমিই স্থাবির আদেশে এই ম্থানে আসিয়াছি। কেবল আমিই তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য এই দক্ষিণাদকে উপস্থিত হইয়াছি। বানরসৈনারা ডোমার অদর্শনে অত্যান্ত শোকাকুল হইয়া আছে। এক্ষণে আমি সোভাগ্যক্তমে তোমার সংবাদ ৩৭

দিয়া তাহাদিগকে প্লেকিড করিব। সোভাগাক্রমেই আমার এই সম্দূলত্যন করিবার পরিশ্রম ব্যর্থ হইল না।

দেবি! অতঃপর আমি তোমার উদ্দেশকৃত যশ অধিকার করিব এবং মহাবীর রামও রাবণকে সগলে সংহার করিয়া অবিলম্বে তোমায় লাভ করিবেন। আমি হন্মান, কপিবর কেশরীর প্রা। ঐ কেশরী মাল্যবান নামে এক উৎকৃষ্ট পর্বতে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে গোকর্ণ পর্বতে প্রম্থান করেন। তিনি তথায় পবিত্র সম্দ্রতীর্থে দেবির্যগণের আদেশে শান্বসাদন নামে এক অস্বরকে সংহার করিয়াছিলেন। আমি এই কেশরীর ক্ষেত্রভাত ও বায়্র ঔরস প্রে। স্ববীর্যে হন্মান নামে প্রথিত ইইয়াছি। আমি রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নিজের এই সমস্ত গ্রণ উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তৃমি চিন্তিত হইও না, তিনি অচিরাং নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে তোমাকে সইয়া যাইবেন।

ভখন শোকার্তা সীতা এই সকল বিশ্বশত কারণে হন্মানকে রামদ্ত বিলয়াই স্থির করিলেন। তাঁহার মনে অজ্যন্ত হর্ষের উদ্রেক হইল, নেরয্গল হইতে অনগলি আনন্দবারি নির্গত হইতে লাগিল এবং মুখমন্ডলও উপরাগম্ভ চন্দের নাার শোভা ধারণ করিল। তিনি হন্মানকে বানরই বোধ করিলেন। উ'হাকে দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে যে নানার্প কৃতক উপস্থিত হইতেছিল, তাহাও দ্রে হইয়া গেল।

তখন হন্মান ঐ প্রিয়দশনাকে করিছেন দেবি! এই আমি তোমাকে
সমস্তই কহিলাম, একণে তুমি আশ্বস্ত হওঁ। অতঃপর আমি কি করিব এবং
তোমার অভীশ্টই বা কি? বল, আমি আৰু এ স্থানে থাকিতেছি না। বার্র উরসে
আমার জন্ম এবং আমার প্রভাব তারীই অন্রপ। তুমি আমাকে বের্প আদেশ
করিবে, আমি ন্বীর বলবীকে তারা অবশাই সাধন করিব।

ষট্রিংশ লগ ॥ অনন্তর হন্মান সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিন্ত প্নরায় কহিলেন, দেবি! আমি ধীমান রামের দ্ত, জাতিতে বানর। একণে তুমি এই রামনামাণ্ডিত অধ্যুৱীয় নিরীক্ষণ কর। রাম ইহা আমাকে অপণি করিয়াছেন, আমি তোমার প্রতায়ের জন্য ইহা আনয়ন করিয়াছি। তুমি আন্বস্ত হও, দেখিও শীয়ই তোমার এই দুঃখের অবসান হইবে।

তখন জানকী হন্মানের হৃত হইতে রামের করভ্ষণ অপ্যারীর গ্রহণপূর্বক সত্কনয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং রামের সমাগমলাভে ষের্প প্রতি হন, তিনি ঐ অপ্যারীয় পাইয়া সেইর্পই প্রতি ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার রমণীয় মুখ রাহ্যাসনিম্ভ চন্দের ন্যায় হর্ষে উপেক্তল হইয়া উঠিল। তিনি পরিতৃত্ব হইয়া সমাদরপ্রক হন্মানকে এইর্প কহিতে লাগিলেন, বানর! তুমি যখন একাকীই এই রাক্ষসপ্রী লভকায় আসিয়াছ তখন তুমি বীর, সমর্থ ও বিজ্ঞ সন্দেহ নাই। মহাসাগর নক্ষমকরপ্রণ ও শত ষোজন বিস্তীপ, তুমি যখন ইহা গোলপদবং জ্ঞান করিয়াছ, তখন তোমার বিক্রম শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। বীর! আমি তোমাকে সামান্য বোধ করি না। তুমি সমৃদ্র দশনে ভীত এবং রাবণ হইতেও শব্দিত হও নাই। এক্ষণে বিদ তুমি রামের নিদেশে আগমন করিয়া থাক, তবে আমার সহিত কথোপকথন কর। রাম অপ্রীক্ষিত অদ্ভবীর্ষ ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট প্রেরণ করিবেন না। বলিতে কী আমি ভাগান্তমেই সেই সত্যনিষ্ঠ ধর্মশালৈ রাম

ও লক্ষ্যণের কুশলবার্তা জানিতে পারিলাম। দ্তে! যদি রামের কোনর্প অমঞাল না ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি প্রশয়কালীন হতুলেনের ন্যায় উখিত হইয়া ক্রোধভরে এই সসাগরা পৃষ্ণিবীকে কেন ভস্মসাৎ করিতেছেন না? অথবা দেবগণকে নিগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে অধিক নহে, কিম্তু বোধ হর, আমার অদৃষ্টে আজিও দ্যুখের অবসান হয় নাই। বীর! এক্ষণে রাম ত দ্যুখে কাতর নহেন? তিনি ত আমাকে উস্থার করিবার জন্য চেন্টা করিতেছেন? দীনতা ও ভয় তাঁহাকে ত অভিভূত করে নাই? কার্যকালে তাঁহার ত কোনরূপ ব্যাখমোহ উপস্থিত হয় না? পৌরুষ প্রকাশে তাঁহার ত সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে? তিনি ত জয়লাভের জন্য মিত্রবর্গে সাম দান এবং শত্রুগণে ভেদ ও দম্ভবিধান করিয়া থাকেন? তাঁহার ত প্রকৃত মিত্র আছে এবং তাঁহার প্রতি মিত্রগণের ত যথোচিত অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে? দেবপ্রসাদ লাভ করিতে তাঁহার ত ঔদাসা নাই? দ্রবাসনিবন্ধন তিনি ত আমার উপর বাতরাগ হন নাই? সেই রাজকুমার কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, তিনি নিয়ত সূথেই কাল ক্ষেপণ করিয়াছেন, এক্ষণে ক্লেশের পর ক্লেশ সহ্য করিয়া ত অবসন্ন হইতেছেন না? আর্বা কৌশল্যা, দেবী সংমিত্রা ও ভরতের কুশলবার্তা ত সর্বদাই শ্রুত হওয়া বার? রাম কি আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন? তিনি কি নিরবচিছল বিমনা হইয়া আছেন স্ত্রাত্বংসল ভরত আমার উন্ধার সংকলেপ কি মন্দ্রিকত সৈন্যগণকে নিয়েক্ত তীরবেন? কপিরাজ স্ক্রীব তীক্ষাপদান থরনথ বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া কি এই স্থানে আসিকেন? মহাবীর লক্ষাণ কি শরনিকরে নিশাচরগণকে সংস্কার করিবেন? আমি কি শীল্প রামের স্তীক্ষা অন্তে রাবণকে সবংশে বিন্দি নিখতে পাইব? প্রচণ্ড রৌল্লভাপে জলাশাষ হইলে পদ্ম বেমন জ্ঞান স্টেটি যার, তলুপ রামের সেই পদ্মগশ্ধি মুখ আমার বিরহে কি শভ্রুক হইয়ের গৈ তিনি বখন ধর্মের উল্লেখে রাজ্য পরিত্যাগ করেন এবং বখন পাদচারে অনুসকি লইয়া অরগো নিজ্ঞানত হন, তংকালে যেমন তাঁহার ভর শোক কিছুমার ছিল না. এখনও কি তিনি সেইর প আছেন? দ্তে! মাতা পিতা বা বে-কেহ হউন না, রামের পক্ষে আমা অপেক্ষা অধিক বা আমার সমান কেহই স্নেহের পাত্রী নাই। আমি যতক্ষণ তাঁহার সংবাদ পাইব, জানিও, ভাবংকাল আমার জীবন। জানকী এই বলিয়া রামসংক্রান্ত সামধার কথা কর্ণ-গোচর করিবার জন্য মোনাবলম্বন করিলেন।

তখন হন্মান মন্তকে অঞ্চলি ন্থাপনপ্র্বৃক্ত কহিছে লাগিলেন, দেবি।
তুমি যে এই লংকায় বাস করিতেছ পদ্মপলাশলোচন রাম তাহা জাত নহেন;
জানিলে নিশ্চয়ই আসিয়া তোমাকে উন্থার করিতেন। এক্ষণে তিনি আমার
নিকট তোমার সংবাদ পাইলে বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে শীল্লই উপন্থিত হইবেন
এবং অক্ষোভ্য সম্ভূকে শরজালে স্তন্দ্ভিত করিয়া এই লন্কানগরী রাক্ষসশ্ন্য
করিবেন। যদি এই বিষয়ে স্বয়ং মৃত্যুও অন্তরায় হন, যদি স্বাস্ত্রও কোনর্প
ব্যাঘাত দেন, তবে তিনি তাহাদিগকেও বিনাদ করিবেন। দেবি! রাম তোমার
অদর্শনে কাতর হইয়া সিংহনিপাঁড়িত মাতজ্যের ন্যায় অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছেন।
আমি মলয়, মন্দর, বিশ্বা, স্মের, ও দর্শত্র পর্বতের নামোল্লেখপ্র্বৃক্ত শপথ
করিতেছি, ফলম্ল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি সেই রামের কৃন্তলশোভিত উদিত স্প্তিলের ন্যায় স্কার মৃত্যুর স্বয়াছ ইন্দের ন্যায় শীল্লই প্রস্তব্যশৈলে উপবিন্ট দেখিতে পাইবে। তিনি তোমার বিরহে আর মদ্য মাংস স্পর্শ
দ্বিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন না, যথাকালে শাস্ত্রবিহিত বন্যফলম্লে দিনপাত করিয়া থাকেন। সেই রাজকুমার সমস্ত রাত্তি কেবল তোমারই খ্যানে নিমন্ত্র, দংশ মশক কটি ও সরী-স্পের উপদ্রব কিছুই জানিতে পারেন না। তিনি নিয়ত শোকাক্রান্ত ও চিন্তিত হইয়া আছেন, তোমার বিরহে অন্য কোনর্প ভাবনা তাঁহার মনে কদাচই উদিত হয় না। একে তিনি নিয়বচ্ছিল্ল জাগরণক্রেশ সহিতেছেন, তাহাতে যদিও কখন নিদ্রত হন, তাহা হইলে সীতা এই মধ্র নাম উচ্চারণপ্র্বক সহসা প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকেন। তিনি ফল প্রপাবা অন্য কোন স্থাজনকমনীয় পদার্থ দেখিলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্র্বক হা প্রিয়ে! বিলয়া রোদন করেন। দেবি! সেই বীর এইর্পে পরিত্রত হইতেছেন এবং তোমাকে পাইবার জন্য যথোচিত চেন্টা করিতেছেন।



সম্ভবিংশ পর্য ॥ অনশ্তর চন্দ্রানূর্ নৈকী হন্মানকে ধর্মপশত বাকো কহিতে লাগিলেন, দ্ত ! তোমার কথা বিধামিশ্রিত অমৃত ; রাম অনন্যমনে আছেন এই বাক্য অমৃত, আর তিনি নিউটিত শোকাকুল রহিয়াছেন, এই কথা বিষ। প্রভাত সম্পদ বা ঘোর বিপদেই ইউক, দৈব সকল ব্যক্তিকেই বেন রক্ষ্ম ব্যারা কঠোর বন্ধনপূর্বক আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ কেহ দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না ; এই দৈবদ্ববি পাকেই আমরা বিপদে পড়িয়াছি। এক্ষণে সমৃদ্রে তরণী জলমণন হইলে সন্তর্গবলে বেমন তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যার, তদুপে রাম সবিশেষ যত্নে শোকের পরপার দেখিতে পাইবেন। জানি না, কবে সেই মহাবীর রাবণকে রাক্ষসগণের সহিত সংহার ও লংকাপারী ছারখার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন। যাহাতে শীঘ্র এই কার্য সম্পন্ন হয় তম্জন্য তুমি তাঁহাকে অনুরোধ করিও ; দেখ, বাবং না এই সংবংসর পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমি প্রাণধারণ করিব। নিষ্ঠ্র রাকণ আমার সহিত যে সময় নিদিপ্ট করিয়াছে, তদন,সারে এইটি দশম মাস, স্তরাং বর্ষশেষের আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। বিভীষণ আমাকে রামের হস্তে অপশি করিবার জন্য রাবণকে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুন্ট তাম্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সে মৃত্যুর বশবতী হইয়াছে, কৃতান্ত ভাহাকে বৃদ্ধে অনুসন্ধান করিতেছে। ঐ বিভীষণের কলা নাম্নী সর্বজ্ঞোষ্ঠা এক কন্যা আছে। সে মার্ডানয়োগে একদা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিল, এই লব্কাপ্রেনীতে অবিন্যা নামে এক বৃষ্ণ রাক্ষস বাস করেন। তিনি ধীমান বিশ্বান স্থালৈ ও স্থীর। তিনি রাবণের অত্যন্ত প্রিয়পার। ঐ অবিন্ধ্য একদা উহাকে এইরপে কহিয়াছিলেন, ভূমি যদি রামকে জানকী প্রত্যপূর্ণ না কর তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই রাক্ষসকুল নির্মালে করিবেন,

কিন্তু ঐ দ্রাম্বা তাঁহার এই হিতকর বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই।

বানর! এক্ষণে বোধ হর, রাম শীঘ্রই আমাকে উন্ধার করিবেন; এই বিষয়ে আমার কোনর প সন্দেহ উপন্থিত হইতেছে না। তাঁহার যের প বলবার্য তাহা পর্যালোচনা করিলে আমাকে উন্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্যই বোধ হয়। দেখ, উৎসাহ, পোর্ষ ও প্রভাব এই কয়েকটি গ্লণ তাঁহাতে দীপ্যমান। যিনি লক্ষ্মণের সাহাষ্য না লইয়া জ্বনস্থানে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষ্স সৈন্য ছিল্লভিন্ন করিয়ছেন, এক্ষণে কোন শত্র তাঁহার ভয়ে সন্কাচিত না হইবে? রাক্ষ্সগণ যদিও তাঁহাকে বিপদস্থ করিয়াছে কিন্তু তাঁহার সহিত উহাদিগের কোন অংশেই উপমা হইতে পারে না। শচী যেমন ইন্দের প্রভাব অবগত আছেন, সেইর প্রামেও রামের প্রভাব সমাক্ জানিয়াছি। তিনি দীশ্ত দিবাকরতুলা, শরজালই তাঁহার কিরগ, এক্ষণে তিনি তন্দ্রারা নিশ্চরই রাক্ষ্সময় সাঁলল শান্ত করিবেন।

তথন হন্মান কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত বানর ভল্লাক সমাভিবাহারে লইরা শাঁন্তই উপস্থিত হইবেন। অথবা তুমি আমার প্রুণ্ড আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে এই রাক্ষসদ্বঃথ হইতে উন্ধার করিব, ভোমার প্র্তোপরি রাখিয়া অক্রেশে বিস্তাণ সম্দ্র সন্তরণ করিব; এবং রাবণের সহিত লভ্লা নগানী করিয়া বাইব। অণিন বেমন ইন্দ্রকে হব্য করা প্রদান করিয়া থাকেন, সেইর ক্রিজ আমি সেই গৈলবিহারী রামের হস্তে তোমার অপণ করিব। আলু ক্রিম গৈত্যবধোদ্যত বিক্র ন্যায় পরাক্রান্ত রাম ও লক্ষ্যপকে নিশ্চরই দেখিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্তই উৎস্কৃত তিনি গৈলাশিখরে সাক্ষাৎ প্রক্রমরের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, তুমি আমার স্ক্রের ন্যায় তুমি রামের সহিত সমাগম ইত্যা কর। তোমার সমস্ভ ক্রিকণ দ্বেট আমার প্রতীতি হইতেছে যেন তুমি শান্তিই রামের সহিত মিলিছি হইবে। এক্ষণে তুমি আমার প্রেড আরোহণ কর, চল, আমি তোমাকে লইয়া আকাশপথে সম্দ্র পরে হই। গমনকালে লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আমার অন্সরণ করিতে পারিবে না। দেবি! আমি যের্পে এ স্থানে আসিয়াছি, তোমাকে লইয়া গগনমার্গে আবার সেইর্পেই প্রস্থান করিব।

তথন জানকী হন্মানের কথার হৃষ্ট ও বিশ্বিত হইয়া কহিলেন, বীর! তুমি এই দ্র পথে কির্পে আমায় লইয়া যাইবে? বলিতে কি, এইর্প ব্শিতেই তোমার বানরত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি বারপরনাই ক্ষ্মাকার, একণে বল, কির্পে আমাকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইবে?

তথন হন্মান মনে করিলেন, জানকী আমার যের্প কহিলেন, এইর্প কথা আমার পক্ষে নৃতন পরাভব। ইনি আমার বল ও প্রভাবের কিছুই জানেন না। আমি ইচ্ছা করিলে কি প্রকার আকার ধারণ করিতে পারি, এক্ষণে ইনি তাহাই প্রত্যক্ষ কর্ন।

হন্মান এইর প চিন্তা করিয়া জ্ঞানকীকে আপনার প্রর্প প্রদর্শন করিবার সংকল্প করিলেন এবং ঐ শিংশপা বৃক্ষ হইতে অবরোহণপ্রক সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জনা বিখিত হইতে জাগিলেন। তিনি স্বয়ং মের ন্নন্দর-তুলা ও প্রদীশ্ভ অশ্নিকল্প। তাঁহার আকার ভীষণ, মুখমন্ডল রক্তবর্ণ, এবং দংট্টা ও ন্থ বছুসার ও স্দৃত্। তিনি এইর প প্রবর্ণ ধারণপ্রক জানকীর

সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি এই লন্দাপ্রেরী, বন, পর্বত, প্রাসাদ, প্রাকার, তোরণ, অধিক কি, রাবণেরও সহিত অক্লেশে লইয়া ঘাইব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছ্তুতেই সন্দিশ্ধ হইও না এবং আমার সহিত গমনপ্রেকি রাম ও লক্ষ্যণকৈ বীতশোক কর।

তখন কমললোচনা জানকী হনুমানের ঐ ভীমমূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বীর! আমি ভোমার বলবীর্ষ ব্রিকাম; ভোমার গতিবেগ বায়্তুলা এবং তেজ অশ্নিকপ্প, তাহাও জানিতে পারিলাম। ফলতঃ সামান্য লোক কিব্যুপেই বা এই স্থানে আসিবে? বাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যে আমায় সইয়া অপাব সমাদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাম্বিষরে আমার কিছুমার সন্দেহ হইতেছে না কিন্তু স্বিশেষ ব্ৰথিয়া কাৰ্য করা আবশ্যক। দেখ, ভূমি বখন আমাকে প্ৰচেষ্ট লইয়া প্রস্থান করিবে, তখন ভোমার গতিবেগে হয়ত আমি বিমোহিত হইতে পারি। আমি মহাসম,দের উপর আকাশপথে অবস্থান করিব, কিন্তু তংকালে হয়ত বেগবদাং তোমার শৃষ্ঠ হইতে আমি পতিত হইতে পারি। সমুদ্র জল-জম্তুতে পরিপূর্ণ, আমি পতিত হইলে নক্তকুম্ভীরগণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। বীর! আমি স্তালোক, তুমি যদি আমাকে লইয়া প্রস্থান কর, তাহা হইলে রাক্ষসগণের মনে নিশ্চরই সন্দেহ ট্রেডিখত হইবে এবং উহারা আমাকে হ্রিয়মাণ দেখিয়া দ্রাস্থা রাবণের নিরেত্তি তোমার অন্সরণ করিবে। পরে ঐ সমস্ত রাক্ষসবার চতুদিক বেল্টনপূর্তক তোমাকে এবং আমাকে প্রাণ-সংকটে ফেলিবে। উহাদের হস্তে অস্ত্রশুস্থা, সূমি আকাশে নিরস্ত, উহারা বহ-সংখ্য, তুমি একাকী, সত্তরাং এইর্ম্ব্রে অবস্থার তুমি কি প্রকারে উহাদিগকে অতিক্রমপূর্বক আমার রক্ষা করিছে বৈষ হর, রাক্ষসগণের সহিত তোমার বৃদ্ধ ঘটিবে, বৃদ্ধ ঘটিলে অনুম্নিক্তরে কন্শিতদেহে তোমার প্রত হইতে পতিত হইব। রাক্ষসগণ নিতাশ্ত জ্বান, হরত উহারা কথাঞ্চং তোমাকে জর করিতে পারে। অথবা বাদ্চ তুমি জিরী হও, তখাচ ব্লেখর সমর আমার রক্ষা বিধানে বিমুখ হইলে আমি নিশ্চরই পতিত হইব এবং পাপাচার রাক্ষসেরাও আমাকে লইয়া প্রস্থান করিবে। বালতে কি, তংকালে উহারা ভোমার হস্ত হইতে আমাকে বিনাশও করিতে পারে। আরও, যুল্খে জ্বর ও পরাজ্বরের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। রণম্পলে রাক্ষসগণ তজনিগজনি করিবে, ইহাতে আমি নিশ্চরই ভাতি ও বিশ্বর হুইব এবং তোমারও সমুস্ত প্রয়াস বিফল হুইয়া বাইবে। বীর! যদিচ ডুমি রাক্ষসদিগকে সহজে সংহার করিতে সমর্থ হও, কিন্তু ইহা ন্থারা রামের যশক্ষয় হইবে, সন্দেহ নাই। আরও, রাক্ষসেরা তোমার হস্ত হইতে আমার আচ্ছিল করিয়া এমন এক প্রচহম স্থানে রাখিতে পারে, যে রাম ও বানরগণ ভাহার কিছুই ন্ধানিতে পারিবেন না। স্তরাং একমাত্র আমারই জন্য তোমার সমৃদ্র লঞ্চন প্রভ,তির সমস্ত ক্লেশ বার্থা হইয়া বাইবে। কিন্তু তুমি বদি রামের সহিত এখানে উপস্থিত হও, তাহাতে বিশেষ ফল দার্শবার সম্ভাবনা। মহাবীর রাম, লক্ষ্মণ, তুমি ও স্ত্রীব প্রভৃতি বানরগণ তোমাদের সকলেরই জ্বীবন সম্পূর্ণ আমার অধীন, কিন্তু তোমরা আমার উত্থার-সৰ্কলেগ নিরাশ হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। বীর! আমি পহিভক্তির অনুরোধে রাম ব্যতীত অন্য পরুষকে দ্পর্শ করিতেও ইচ্ছকে নহি। দ্রান্ধা রাক্ষ বলপ্র্বক আমাকে তাহার অঞ্চাদ্পর্শ করাইয়াছিল, কিন্তু আমি কি করিব, তংকালে আমি নিতান্ত অনাধা ও বিবশা ছিলাম। এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যান,



ছিলে, আমি ক্ষতদেহে নিকটপথ হইয়া শ্রান্তিনিবন্ধন তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। তুমি হ্র্টমনে আমার সান্ধনা করিতে লাগিলে। নাথ! আমার মুখে অশ্র্ধারা, আমি বন্ধাণ্ডলে চক্ষ্ম মার্জন করিতেছি এবং সেই কাকের উপর বারপরনাই ক্রোধাবিণ্ট হইয়াছি, ইত্যবসরে তুমি আমার দেখিতে পাও। পরে আমি শ্রান্তভরে বহ্কণ তোমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলাম। তুমিও বৈপরীত্যে আমার ক্রোড়ে শয়ন করিলে।

অনন্তর আমি জাণ্নিরত ও উত্থিত হইলাম। ঐ কাকও পন্নবার আমার সমিহিত হইল এবং সহসা আমার স্তনমধ্য বিদীপ করিয়া দিল। তুমি উত্থিত হইলে এবং আমাকে ক্ষতিবক্ষত দেখিয়া কোধভরে ভ্রেণ্ডাবং গর্জন করিতে লাগিলো। কহিলে, বলা কে ভোমার স্তনমধ্য এইর স্কৃতিবিক্ষত করিয়া দিল? কোধপ্রদীশ্ত পঞ্চমুখ সপের সহিত কাহারই বা ক্রিটা করিবরে ইচ্ছা হইল?

জোধপ্রদীপত পণ্ডয়ন্থ সপের সহিত কাহারই বা ক্রিমি করিবরে ইচ্ছা হইল?
তুমি এই বলিয়া চতুদিকে দ্ভি প্রসারপ্ত ক্রিমতে লাগিলে এবং সহসা ঐ
কাককে রস্তাক্ত নথে আমার সম্মুখে দেখিতে সাহলে। সে ইল্রের প্ত, গতিবেগে
বায়্র তুলা, সে ভ্বিবরে বাস করিছেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র জোধে
নেত্রম্গল আবর্তিত করিয়া উহার বিশিলে কতস্ক্রপ হইলে এবং দর্ভাস্তরণ
হইতে একটি দর্ভ গ্রহণপ্রেক ক্রিমিলা করিলে। দর্ভ মন্তরপ্ত
হইবামাত্র প্রলয়বহির নাায় ক্রিমিলা উঠিল এবং তুমিও তংক্রণাং উহা কাকের
প্রতি নিক্ষেপ করিলে। ক্রিমি আকাশে উত্তীন হইল, দর্ভও উহার অন্সরণ
করিতে লাগিল। কাক পরিতাণ পাইবার জন্য সকল লোক পর্যটন করিল, কিস্তু
কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। ইন্দ্র ও অন্যান্য মহর্ষিগণও তাহাকে
পরিত্যাগ করিলেন। পরিশেষে সে তোমার শর্ণাপক্ষ হইল। তুমি শর্ণাগত-বংসল, তুমি উহাকে পদতলে নিপ্তিত, হীনবল ও বিবর্ণ দেখিয়া একানত
ক্পাবিল্ট ইইলে এবং কহিলে, বায়স! আমার এই ব্রহ্মান্য অমোদ্য, ইহা কদাচ
বার্থ হইবার নহে; এক্ষণে বল, ইহা ন্বারা তোমার কি নন্ট করিব? পরে তুমি
ঐ বায়সের দক্ষিণ চক্ষ্ব বিশ্ব করিলে। সে দক্ষিণ চক্ষ্ব দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা
করিল এবং রাজ্যা দশর্প ও তোমাকে বারংবার নমস্কারপ্রেক বিদায় লইল।

নাথ! তুমি যখন আমার জন্য সামান্য কাকের উপর রহ্মান্ত প্ররোগ করিয়াছিলে, তখন যে দ্রাদ্মা আমাকে অপহরণ করিয়াছে, জানি না, তাহাকে কি কারণে ক্ষমা করিতেছ? তুমি যাহার নাথ, সে আজ অনাথার ন্যায় রহিয়াছে; একণে তুমি আমাকে দরা কর। দরা যে পরম ধর্ম, ইহা তোমারই মুখে শ্রনিয়াছি। তুমি মহাবল ও মহোৎসাহী; তোমার গাল্ভীর্য সাগরের অনুর্প। তুমি আসম্দ্র প্থিবীর অধীশ্বর, এবং ইল্প্রভাব। তুমি বীরপ্রধান ও মহাবীর্য। তুমি কি জন্য রাক্ষস বিনাশ করিতেছ না? দ্ত! দেবগন্ধর্বগণের মধ্যেও কেহ প্রতিযোগ্য হইয়া রামের যুগ্ধবেগ নিবারণ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি আমার প্রতি সেই মহাবীরের কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে, তবে তিনি কি জন্য তীক্ষা শরে রাক্ষস বিনাশ করিতেছেন না? লক্ষ্মণই বা কি জন্য তাঁহার নিদেশক্রমে দুনিয়ার পঠিক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবেই তাঁহার উচিত কার্য করা হইবে। আমি সেই মহাবীরের বলবীর্য দেখিরাছি ও শ্রনিয়াছি; দেব গন্ধর্ব উরগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক হইতে পারে না। তিনি যখন রণস্থলে শরাসন গ্রহণপূর্বক প্রদীশত হ্তাশনের ন্যায় নিরীক্ষিত হন, তখন কে তাঁহাকে সহিতে পারিবে? তিনি যখন রণস্থলে বীর লক্ষ্যণের সহিত মন্ত দিগ্গজের ন্যায় বিচরণ করেন, তখন যুগাশতকালীন স্থের ন্যায় তাঁহার অভ্যপ্রভাগে হইতে জ্যোতি নিগতি হইয়া থাকে। দ্তে! ত্মি স্থোবের সহিত সেই দ্ই মহাবীরকে শীদ্র এই স্থানে আনম্যন কর, আমি রামের শোকে একাল্ড ক্লিউ হইয়া আছি, তুমি তাঁহাকে আনিয়া আমাকে সম্ভূত কর।

আন্টারিংশ সার্গ । অনশ্তর কপিপ্রবীর হন্মান জানকীর এই বাকো অতিমার প্রীত ও প্রসম্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি সংগত কথাই কহিতেছ; ইহা স্থান্তিরতা ও বিনরের সমাক্ উপবোগী হইতেছে। তুমি স্থান্তাক, স্তরাং আমার প্রেট আরোহণপূর্বক শত বোজন সম্দ্র লম্পন করা ডোমার পক্ষে বে অসম্ভব তাহাতে কিছ্মার সন্দেহ করে জানকি! রাম বাতীত প্রে্বান্তর স্পর্শ করা তোমার অকর্তবা, তুমি তেই বে একটি কারণ উল্লেখ করিতেছ, ইহা সেই মহাত্মা রামের সহধ্মি প্রেট উপব্যক্তই ইইতেছে। তোমা বাতীত এইর্প আর কে বালতে পারে ক্রিলে তুমি বে-সমস্ত কথা কহিলে, রাম আমার নিকট এইগালি অবশাই স্ক্রেট্র পাইবেন। আমি রামের প্রির্টিকীর্যা ও স্নেহে প্রবিত্তি হইয়া তোমারে এইর্প কহিতেছিলাম। এই লভ্কাপ্রী নিতান্ত দ্বেপ্রবেশ, মহাসম্দ্র স্বেশ্রেরনাই দ্বেশ্বা এবং আমার শক্তিও অসাধারণ, এই সমস্ত কারণে আমি জ্যোকে ঐর্প কহিতেছিলাম। আমি আজি রামের সহিত তোমাকে সম্পিলিক করিয়া দেই এই আমার ইল্ছা; ফলতঃ তাঁহার প্রতি স্নেহ ও তোমার প্রতি ভক্তি এই দ্বই কারণে আমি তোমাকে ঐর্প কহিতেছিলাম। অন্য কোন অভিসন্ধি করিয়া যে ঐ কথা কহিয়াছি এর্প সম্ভাবনা করিও না। একণে যাদ তুমি আমার সহিত গমন করিতে উৎসাহী না হও, তাহা হইলে রামের প্রভাবের জন্য কোন একটি অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী বাল্পগদগদশবের কহিলেন, দ্ত! তুমি এই উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞান রামের নিকট উল্লেখ করিও। চিত্রক্টের প্রেন্তিরভাগে একটি প্রত্যুক্ত পর্বত আছে। উহা ফলম্লবহ্ল ও সিন্ধজনসক্ত্র; উহার অদ্রে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। আমি যে বিষয়ের প্রসংগ করিতেছি, ঐ স্থানে সেই ঘটনা উপস্থিত হয়। এক্ষণে তুমি গিয়া আমার বাক্যে রামকে কহিবে, নাথ! তুমি চিত্রক্ট পর্বতের প্রন্পসৌরভপ্রণ উপবনে জ্লাবিহার করিয়া আর্দ্রদেহে আমার ক্লাড়ে উপবেশন করিতে। একদা একটি কাক মাংসলোল্পে হইরা আমাকে তুণ্ডপ্রহার করিয়াছিল। আমি লোক্ষা উদ্যুত করিয়া উহাকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তংকালে সে কোনক্রমেই আমার প্রতিষেধে ক্ষান্ত হয় নাই। তন্দ্রণ্ট আমি উহার উপর অত্যন্ত রুক্ট হইয়াছি, বান্ততায় আমার কটিদেশ হইতে ক্র স্থালত হইয়াছে এবং আমি কান্তীদাম প্রনঃ প্রনঃ আকর্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও এবং আমাকে তদক্ত্যাপর দেখিয়া উপহাস কর। তোমার উপহাসে আমি ক্রম্থ ও লক্ষিত হইলাম। তখন তুমি উপবিষ্ট

আমায় উম্পার করিতেছেন না? ঐ দুই রাজকুমারের বলবিক্তম সারগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন? তাঁহারা সাধ্য-পক্ষেও যখন এইর্প উদাসীন হইয়া আছেন, তখন বোধ হয়, আমারই কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

তথন হন্মান সজলনয়না জানকীরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি
সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদঃখে সকল কার্মেই উদাসীন হইয়া
আছেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার ঐর্প অবস্থান্তর দেখিয়া যারপরনাই
অস্থা আছেন। এক্ষণে আমি বহ্কেশে তোমার অন্সন্ধান পাইলাম। অতঃপর
তুমি আর হতাশ হইও না; বলিতে কি, তোমার এই দঃখ শাষ্টই দ্র হইয়া
যাইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া হিলোক
ভক্ষসাং করিবেন। মহাবীর রাম দ্রাচার রাবণকে বন্ধ্-বান্ধ্বের সহিত বধ
করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে এবং
স্থাবি ও অন্যান্য বানরকে বদি কিছু বলিবার থাকে ত বলিয়া দেও।

তখন জনকী কহিলেন, দ্ত! তুমি আমার হইরা রামকে কুশলপ্রখন সহকারে অভিবাদন করিবে। যিনি দ্রুশ্ভ ঐশ্বর্য, দিকে শ্রী ও ধনরত্ব পরিত্যাগ-প্রক পিতামাতাকে প্রণাম ও প্রসন্ন করিরা ক্রেডির অনুসরণ করিরাছেন, যিনি আমার সহিত মাত্নিবিশেষ ব্যবহার এক জাড়ি প্রতাকে পিতৃবং মর্যাদা করিয়া থাকেন, যিনি আমাকে অপহরণ করিয়ার করা অপ্রে কিছুই ব্রিক্তে পারেন নাই, যিনি নিরুতর বৃন্ধগণ্ডে সৈবা করিয়া থাকেন, যিনি আমা অপেকাও রামের প্রীতি ও স্নেহের ক্রিটি, যিনি সর্বাংশে আমার প্রভা শ্বশ্রের অনুরূপ হইয়াছেন, যিনি বিস্কৃত কার্যের ভারগ্রহণেও কৃতিত হন না, বিনি একাণ্ড প্রিমদর্শন ও অতাক্ত কিভাষী, রাম বাঁহার মুখ চাহিয়া পিতৃবিয়াগেশাক সম্পূর্ণ কিছুত হস্মিছেন, তুমি তাঁহাকে আমার হইয়া কুশলপ্রখনপ্রেক কহিবে, তিনি ফেন আমার এই দৃঃখ দ্র করিয়া দেন। দৃত! তুমিই কার্যসিন্দির মূল; তোমার বন্ধ ও উদ্যোগেই রাম আমাকে সন্দেহ দ্ভিতে দেখিকেন। তুমি তাঁহাকে প্রায় বন্ধ ও উদ্যোগেই রাম আমাকে সন্দেহ দ্ভিতে দেখিকেন। তুমি তাঁহাকে প্রায় স্তাই কহিওে যে, আমি আর এক মাস কাল জাবিত থাকিব। আমি সতাই কহিতেছি, এই এক মাস অবসান হইলে আমি কিছুতেই আর প্রাণ রাখিব না। পাপান্ধা রাবণ আমাকে অপমানপ্রক অবর্থ করিয়াছে, একণে নারায়ণ কেমন পাতাল ইইতে প্রিবীকে উন্ধার করিয়াছিলেন, সেইর্প তিনি আমাকে উন্ধার করিয়ার করিয়েন।

অনশ্চর জানকী একটি উৎকৃষ্ট চ্ডামণি উন্মোচন এবং হন্মানের হল্ডে সমর্পণপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রামকে এই চ্ডামণি প্রদান করিও। তখন হন্মান অভিজ্ঞান-চ্ডামণি গ্রহণ করিয়া স্বীয় অধ্যালিমালে ধারণ করিতে অভিলাষী হইলেন, কিস্তু তংকালে প্রকাশ আশহ্কার তদ্বিররে সমর্থা হইলেন না। পরে তিনি জানকীরে প্রদক্ষিণ সহকারে প্রণাম করিয়া, তাঁহার এক পাশ্বে দিন্দামান হইলেন। সীতার সন্দর্শনলান্তে তাঁহার মনে যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিরণ্ডর স্মরণ করিতে লাগিলেন। লাকে শৈলাশিধরের স্ক্ষ্মীতল বায়্ ন্বারা আক্রান্ত ও পশ্চাৎ উন্মান্ত হইলে যেমন স্থ লাভ করে তিনি সেইয়্পই স্ক্রী হইলেন এবং চ্ডামণি লইয়া তথা হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।



একোনচ্যারিংশ নগা । তখন জানকী হন্মানকে কহিলেন, দ্ত! এই অভিজান রামের অবিজ্ঞাত নহে। তিনি ইহা দেখিবামার আমাকে, আমার জননীকে
এ রাজা দশরথকে দমরণ করিবেন। বার! বোধ হর, অতঃপর রাম আমার
উত্থারের জন্য পন্নবার তোমাকেই নিরোগ করিবেন। তুমি নিব্রুত্ত হইলে কির্পে
সমস্ত স্কল্পন্ন হইতে পারে একণে তাহাই নির্ণার কর; কির্পে রামের দ্বংখ
শান্তি হইতে পারে তুমি তাহাই স্থির কর, এবং কির্পেই বা আমার এই বিপদ
দ্বে হইয়া বার তুমি তাহাই অবধারণ কর।

অনশ্তর হন্মান জানকীর এই বাকো সম্মত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তল্লে জানুক্ত বাল্পগদগদশনের প্নের্বার কহিলেন, বাঁর! তুমি গিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কুল্ল জিজ্ঞাসা করিবে, অমাতাসহ সংগ্রীব ও অন্যান্য বৃশ্ধ বানরকেও কুলল জিজ্ঞাসা করিবে। আমি যের্পে এই দ্বংখসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমার ক্রিনিসতে বাহাতে এই দ্বংখের অবসান হয়, রাম বেন তাহাই করেন। বাঁরবি পূর্মি কথামাত্তে সাহাষ্য করিয়া ধর্মলাভ কর। রাম অতাশ্ত উৎসাহা, তিনি ক্রেক্ত শ্রনিতে পাইলে আমার উন্ধারের জন্য নিশ্চয়ই বিক্রম প্রকাশ করিবের

তখন হন্মান মস্ত্র ইঞ্লিল স্থাপনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি। বাম বানরভল্পকে পরিবৃত্তি হইরা শান্তিই উপাস্থিত হইবেন এবং সমরে শান্ত্র-সংহারপূর্বক তোমার শোক-সন্তাপ দ্র করিবেন। তিনি ষখন যুদ্ধে অনবরত শার বর্ষণ করিরা থাকেন, তখন স্বরাস্বের মধ্যেও তাঁহার সন্মুধে তিন্তিতে পারে এখন আর কাহাকে দেখি না। তিনি তোমার জন্য সূর্ব ইন্দ্র ও কৃতান্তের সহিত্ত প্রতিন্দিন্তা করিবেন এবং তিনি তোমারই জন্য এই সসাগরা প্রথিবীকে অধিকার করিবেন। বলিতে কি, এক্ষণে তাঁহার জরলাভের উন্থোগ কেবল তোমারই জন্য সন্দেহ নাই।

তখন জানকী হন্মানের এই সমস্ত সত্য কথা সবহ্মানে প্রবণ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত ব্রিয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন।

অনশ্তর তিনি রামের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন প্রেবার কহিলেন, দ্ত! যদি তোমার অভিপ্রার হয় ত তুমি এই লন্ধার কোন নিভ্ত স্থানে অস্তত একদিনের জনাও অবস্থান কর, পরে গতরুম হইয়া কল্য প্রস্থান করিবে। বলিতে কি, তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্য উপশম হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে আমার মনে নানার প আশন্ধার উদয় হইতেছে। তুমি এই দ্র্গম পথে প্রেবার কির্পে আসিবে, তন্বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে। কিন্তু তুমি না আইলেও প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে স্কৃতিন হইবে। আমি একে দ্বংখের উপর দ্বংখ সহিতেছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমাকে আরও বিহত্ত করিবে। বারি! জানি না, বানর ও ভল্লাক্ষণ, কপিরাজ স্কৃত্বীব, ও ঐ দ্বই রাজকুমার

কির্পে এই দ্ব্পার সমন্দ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। গর্ড, বায়্ ও তোমা ব্যতীত সম্দ্র লংঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি ন্বয়ং ব্লিখমান, একণে বল, ইহার কির্প উপার অবধারণ করিতেছ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য সাধন করিতে পার এবং বশন্কর জয়ও সহজে তোমার হস্তগত হইতে পারে, কিন্তু বদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শর্বনাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সম্ভিত কার্য হইবে। তিনি বদি এই লংকাপ্রেরী বানরসৈন্যে আচ্ছেম করিয়া আমাকে লইয়া বান, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সম্ভিত কার্য হইবে। দ্ভে! একণে সেই মহাবীর বাহাতে অন্র্প বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন, তুমি তাহাই করিও।

তখন হন্মান জানকীর এই স্পেশত কথা শ্নিরা কহিতে লাগিলেন, দেবি! স্থাবি সত্যানিষ্ঠ, তিনি তোমার উন্ধার সক্কলেপ কৃতনিশ্চর হইরা আছেন। একণে সেই মহাবীর রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈনার সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞান্বতী ভ্তা; উহারা মহাবল ও মহাবীর্য। উহারিদেগের গতি কোনদিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবং শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দ্বক্ষর কার্বেও উহারিদেগের কোনর্প অবসাদ দৃষ্ট হয় না; উহারা বায়্বেগে বায়ংবার এই সমাগরা প্রথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দেবি! কপিরাজের নিকট আমা হইটে উইক্ট এবং আমার সমক্ষ এমন অনেক বানর আছে কিন্তু আমা অপেক্ষা সমবল আর কাহাকেই দেখিতেছি না। একণে সেই সমস্ত বীরের কথা দ্বে আমি এইর্প সামান্য দ্বর্গ হইরাও এখানে উপশ্বিত হইয়াছি। তির উৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্বে নিম্বন্ত হন না, বাহারা নিক্ট তাহারাই বিররত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দ্বাধিত হইও না, শোক পরিষ্ঠান কর। কপিবীরেরা এক লক্ষে সমৃদ্র লব্দন করিয়া লব্দার উত্তীর্ণ হইবের নাায় তোমার নিকট উপশ্বিত হইবেন। তাহারা দার্নিকরে লব্দা হারখার করিবেন এবং রামণকে সগণে সংহার করিয়া ভোমাকে গ্রহণপূর্বক উদিত চন্দ্র স্ক্রের করিবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিয়া ভোমাকে গ্রহণপূর্বক অবোধ্যায় প্রতিনিব্র হইবেন। একণে তুমি আম্বন্দত হও, ক্রমান্সরো নিদার রামকে নিরীক্ষণ করিবে।

হন্মান জানকীরে এই বলিয়া প্রতিগমনমানসে প্নর্বার কহিলেন, দেবি! তুমি শীঘ্রই রাম ও লক্ষ্যাপকে লক্ষ্যাশ্বারে উপাস্থিত দেখিতে পাইবে। যাহাদিগের খর নখ ও তীক্ষ্যা দশ্তই অস্ত্র, বলবিক্রম সিংহ ব্যায়কেও পরাস্ত করিতে পারে, তুমি সেই সমস্ত বানরকে এই স্থানে শীঘ্রই সমাগত দেখিতে পাইবে। মেঘাকার বানরখ্য মলর্মগরির শিখরে অরেরহণপর্বক সমরুপহার শীঘ্রই সিংহনাদ করিবে। দেবি! রাম তোমার বিরহতাপে নিতাশ্ত কাতর হইয়া আছেন, তাঁহার মনে আর কিছ্নতেই শাশ্তি নাই। এক্ষণে তুমি রোদন করিও না, তোমার মনে বেন কিছ্নাত ভর উপাস্থত না হয়। ইল্ফের সহিত শচীর নায়ে তুমি শীঘ্র রামের সহিত সমাগত হইবে। রাম ও লক্ষ্যাদের অপেক্ষা বীর আর কে আছে? তাঁহারা তেজে অন্দিকলপ এবং বেগে বার্সদৃশ; সেই দুই মহাবীরই তোমার আশ্রম। এক্ষণে তোমার এই ভাষণ রাক্ষসভ্মিতে আর অধিক কাল বাস করিতে হইবেনা। রাম শীঘ্রই আসিবেন। আমি বাবং তাঁহার নিকট না বাই, তাবং তুমি প্রতীক্ষা কর।

চম্বারংশ সর্গ 11 অনুশ্তর জানকী আপনার মধ্যুলসংকলেপ কহিতে লাগিলেন, দ্তে! তুমি প্রিয়বাদী; উত্তাপদক্ষা পৃষিবী বৃষ্টিপাতে বের্পে তুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রুপ আমি তোমার সন্দর্শনে ধারপরনাই প্রলাক্ত হইয়াছি। এক্ষণে এই শোকশীর্ণ দেহে যের্পে রামকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হই, তুমি কুপাপরতন্ত্র হইয়া তাহারই উপায় অবধারণ কর। আমি যে জলজ চ্ডার্মাণ তোমায় অপণ করিলাম, তুমি গিয়া রামকে তাহা প্রদর্শন করিবে। তিনি ক্লোধভরে ব্রহ্মান্ত ম্বারা ইন্দুকুমার কাকের যে এক চক্ষ্য নত্ত করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার নিকট একথা উল্লেখ করিবে। এই দুই অভিজ্ঞান ব্যতীত তুমি আমার বাক্যে ইহাও কহিবে, "নাথ! মনে করিয়া দেখ, আমার পূর্বকার তিলক বিলা্শ্ত হইলে তুমি মনঃশিলা ম্বারা গণ্ডপার্টের্ব অপর একটি তিলক রচনা করিয়া দেও। তুমি মহাবীর ইম্প্র-প্রভাব ও বর্ণতুল্য, এক্ষণে ভোমার সীতা অপহ্তা হইরা রাক্ষসপ্রীতে বাস করিতেছে, জ্ঞানি না, তুমি ইহা কিরুপে সহ্য করিয়া আছ? আমি এতদিন এই চ্ডুমেণি সাবধানে রাখিয়াছিলাম, দুঃখণোকে তোমার পাইলে যেমন আহ্মাদিত হইয়া থাকি, সেইর্প এই চ্ডামণি দেখিলে অত্যতই স্থী হই। এক্ষণে ইহা অভিজ্ঞানের জন্য তোমার নিকট পাঠাইলাম, কিন্তু ভূমি বদি শীঘ্র এ স্থানে না আইস, তাহা হইলে আমি শোকভরে নিশ্চরই ক্রেটাগ করিব। নাথ! আমি কেবল তোমারই জন্য দুর্বিবহ দুঃখ, মুম্ভেলি সকা ও রাক্ষ্স-সহবাস সহিরা আছি। আমি আর এক মাস প্রাণ রক্ষা করিব এই অবকাশে যদি তোমার সন্দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই দেহপাত করির সিরাম্বা রাবণ উগ্রন্থভাব, সে কুদ্ভিতৈ আমার দেখিয়া থাকে, এক্ষণে যদি ক্রিমার কালবিলন্ব হর তবে আমি নিশ্চয়ই দেহপাত করিব।" দেহপাত করিব।"

তথন হন্মান সজলনহন্ত লানকীর এইর্প সকর্ণ বাকা শ্রবণে প্নর্বার কহিলেন, দেবি! আমি ক্রিসপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদ্যথে সকল লাবেই উদাসীন হইয়া অছেন। মহাবীর লক্ষ্যণও তাঁহার এইর্প অবস্থান্তর দেখিয়া ধারপরনাই অস্থে কালবাপন করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহু, ক্লেশে তোমার অন্সন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না, বলিতে কি, শীঘই তোমার এই দ্বংথ দ্বে হইবে। রাম ও লক্ষ্যণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া তিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দ্রাচার রাবণকে পাহমিতের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অধোধ্যার লইরা বাইবেন। দেবি! এক্ষণে রাম দ্লিটপাত মার বাহা স্কণ্ড ব্রিতে পারিবেন এবং তাঁহার পক্ষে বাহা স্বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তুমি আমাকে আরও এইর্প কোন অভিজ্ঞান দেও।

তথন জানকী কহিলেন, দ্তে! আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানই দিয়াছি। রাম ইহা সাদরে দেখিয়া তোমার বাক্যে সবিশেষ শ্রন্থা করিবেন।

অনশ্তর হন্মান চ্ড়ামণি গ্রহণ এবং জানকীরে নতশিরে অভিবাদনপ্রাক প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন। তন্দর্শনে জানকী সজলনয়নে গদগদ বাক্যে কহিলেন, দ্তে! তুমি গিয়া রাম লক্ষ্যণ ও অমাত্যসহ স্থাবিকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। রাম যেন কুপা করিয়া অবিলম্বে আমায় এই দৃঃখ হইতে উন্ধার করেন। তুমি তাঁহাকে আমার এই তাঁর শোকবেগ এবং রাক্ষসগণের ভর্শসনার কথা প্নঃ প্নঃ কহিবে। দৃতে! অধিক আর কি কহিব, এক্ষণে তুমি এ স্থান হইতে নিবিঘ্যে যাত্রা কর।

**একচত্বারিংশ বর্গ** ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন ৷ গমনকালে ভাবিলেন আমি ত দেবী জানকীর সন্দর্শন পাইলাম, এক্ষণে এ স্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন অপেমাত্রই অর্বাশণ্ট আছে! এই কার্য শত্র-পক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞান : কিন্তু ইহাতে সামাদি তিন উপায় কোন কার্যকর হইবে না : এক্ষণে দণ্ড দ্বারা সমস্ত নির্ণয় করাই আবশ্যক হইতেছে। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি ফলপ্রদ হইবে না; স্কুসমূন্ধ পক্ষে দান নিতাশ্ত অকিঞ্চিংকর, এবং বলগবিতি বীরগণকে সুযোগক্তমে ভেদ করাও সহজ্ঞ নর। সতেরাং এক্ষণে পৌরুষ আশ্রর করাই আমার উচিত হইতেছে। এতাব্যতীত শ্রপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞানের আর কোনরূপ সম্ভাবনা দেখি না। আরও আমার হস্তে রাক্ষসগণ পরাস্ত হইলে রাবণ ভাবী ব্রন্থে অবশ্য সংকৃচিত হইবে। র্যাদচ এই বিষয়ে কপিরাজ স্থাীব আমাকে কোনর্প আদেশ দেন নাই, কিন্তু যে দতে প্রধান উদ্দেশ্য সক্ষেশ্যর হইলে অবিরোধে অবাস্তর কার্য সাধন করেন, তিনি কোন অংশে নিন্দনীয় হইতে পারেন না। <mark>আমি জানকীর অন্বেষণ</mark> পাইয়াছি, এক্ষণে যদি স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুখ্ধ সংক্রান্ড বিশেষ ততু বুঝিয়া স্ত্রীবের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, ইহাতে তাঁহারই অভিপ্রায় সম্যক্ সাহাবের নেকট ডপাম্থত হহতে পারে, হহাতে তাহারহ আডপ্রায় সম্যক্
সাধিত হইবে। যাহা হউক, আজ আমার আগম্ব কর্পে স্ফল উংপাদন
করিবে, রাক্ষসগণের সহিত কির্পে সহস্য যুদ্ধ তাইবে এবং কির্পেই বা রাবণ
আমার এবং আমার পক্ষ বীরগণের বলবীর স্পর্থতঃ ব্রিডে পারিবে। আমি
আজ সংগ্রামে উহাকে পার্নিমত্রের সহিত তাইখতে পাইব এবং উহার ইচছা ও
সামর্থা সহজে ব্রিডেড পারিয়া প্রক্রির অধ্যান হইতে প্রতিগমন করিব। এই
অশোকবন ব্কলতাবহ্ল এবং স্বেইনিন নন্দনত্লা, ইহা সকলের নের পরিত্পত
এবং মন প্রাকৃত করিতেছে স্ক্রিন যেমন শ্রুক বন দশ্য করিয়া থাকে, সেই
র্প আমি আজ ইহা ছার্থনে করিয়া ফেলিব। এই কার্যে রাবণ অবশাই কুপিত
হইবে এবং চতুরগগ সৈন্য সুইয়া সংগ্রামে অবতবিণ হইবে। তথ্ন আমিও ভামবল রাক্ষসগণের সহিত যুম্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং রাবণের সৈন্যসকল বিনাশ করিয়া ক্পিরাজ সাগ্রীবের নিকট প্রতিগমন করিব।

মহাবীর হন্মান এইর্প সংকলপ করিয়া ক্রোধভরে অশোকবন ভান করিতে লাগিলেন এবং বায়্বং মহাবেগে বৃক্ষসকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পক্ষিগণ আর্তরেবে কোলাহল আর্শভ করিল। তায়বর্ণ পরসকল জ্লান হইয়া গেল; বিহারশৈলের স্কৃশ্য শিশর চ্ণ এবং জ্লাশরের অশ্তম্তল বিদ্যাণ হইলা গেল; বিহারশৈলের স্কৃশ্য শিশর চ্ণ এবং জ্লাশরের অশ্তম্তল বিদ্যাণ হইলা গেল; বিহারশৈলের স্কৃশ্য শিশর চ্ণ এবং জ্লাশরের অশ্তম্তল বিদ্যাণ হইলা গেল; হিংল্ল জ্লুগণ দ্বতবেগে চতুদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; অশোকবন দাবানলদাশ কাননের ন্যায় হতল্পী হইল এবং মদ্বিহ্নলা স্থালতবস্না কামিনীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ফ্লতঃ মহাবীর হন্মানের হত্তে উহা যারপরনাই শোচনীয় হইয়া উঠিল এবং হন্মানও একাকী বহ্ব বীরের সহিত সংগ্রামাথী হইয়া উদ্যানের তোরণে আর্রাহণ করিলেন।

শ্বিচম্বারিংশ সর্গা য় অনন্তর লক্ষানিবাসী রাক্ষসগণ ব্রুভজ্গের শব্দ ও পক্ষি-গণের কোলাহলে চকিত ও ভাঁত হইয়া উঠিল ; মৃগপক্ষিসকল সভযে ইত্সতঃ ধাবমান হইতে লাগিল ; চতুদিকে কুলক্ষণ ; অনেক রাক্ষসী নিদ্রিত ছিল ; তাহারা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ∼ www.amarboi.com ∼



গালোখানপ্র'ক দেখিল, মহাবীর হন্মান অশোক্বন ভণ্ন করিয়া, তোরণের উপর উপ্রেশন করিয়া আছেন।

ঐ সময় মহাবাহ, মহাবীর্থ মহাবল হন, মতির কিসীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিডালত ভাষণ র প ধারণ করিলেন। তখন বিক্রারিয়া হন,মানের ঐ ভামম,তি দেখিতে পাইয়া, শাল্কত মনে জানকীরে জিল্লাসিতে লাগিল, জানকি! এই বানর কে? কাহার চর? কি জন্য কোথা হঠিছে আসিয়াছে? এবং তুমিই বা কি নিমিন্ত উহার সহিত কথোপকথন করি, তেওঁলৈ? বিশাললোচনে! তোমার কিছুমান্ন ভর নাই; বল, ঐ বানর তোমায়ু বি কহিয়া গেল?

তখন জানকী কহিলেন কিখ, আমার কি সাধ্য বে, আমি কামর,পী রাক্ষস-দিগের ভাবগতি ব্রিরা ডিঠি। এই বানর কে এবং উহার অভিপ্রারই বা কি, তাহা তোমরাই জান। দেখ, সপই সপের পদ চিনিতে পারে। ফলতঃ আমি ঐ বানরের বিষয় কিছুই জানি না; কোন রাক্ষস মায়ার্প ধারপপ্রকি আগমন করিয়াছে আমি এইমাত ব্রিরাছি এবং উহাকে দেখিয়া অবধি বারপরনাই ভাত ছইয়াছি।

অনশ্তর রাক্ষসীরা তথা হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কেহ কেহ তথায় রহিল এবং কেহ কেহ বা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, রাক্ষসরাঞ্চ! একটি ভীমম্তি বানর জানকীর সহিত নানার প আলাপ করিয়া অশোকবনের তোরণে উপবেশন করিয়া আছে। আমরা জানকীরে নির্বন্ধসহকারে জিল্লাসিলাম, কিশ্তু তিনি ঐ বানরের পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিলেন না। বানর আপনার অশোকবন ভাগিয়াছে। অনুমানে বোধ হইতেছে, সে হয় ইন্দের, না হয় কুবেরের দ্তে হইবে, অথবা রাম সীতার উন্দেশ লইবার নিমিন্ত তাহাকে পাঠাইয়াছে। যাহাই হউক, ঐ অভ্তৃতাকার বানর আপনার রমণীয় অশোকবন ভান করিয়াছে। সে ঐ বনের সকল স্থানই নত্ট করিয়াছে, কেবল যে ব্লুডলে দেবী জানকী আছেন তাহা স্পর্শমাত্ত করে নাই। বোধ হয় জানকীরে রক্ষা বা শ্রান্তি, ইহার অন্যতরই ঐ ব্লুফ না ভাগিবার কারণ হইবে। অথবা সেই বানরের আবার শ্রান্তি কি? সে নিশ্চয়ই জানকীরে রক্ষা করিয়াছে। জানকী স্বয়ং যাহার মূলে বাস

করেন, সে কেবল সেই পত্রবহ্ন প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষটি নন্ট করে নাই। রাক্ষসরাজ! আপনি তাহাকে কোনর্প কঠোর দণ্ড কর্ন। সে প্রমদবন ভণ্ন করিয়াছে। যে সীতার সহিত কথাবার্তা কহে, সেই দ্বৃত্তই প্রমদবন ভণ্ন করিয়াছে। সীতা আপনার মনোমতা; বাহার প্রাপে মমতা নাই, ভণ্বাতীত উহার সহিত আর কে সম্ভাষণ করিতে পারে।

রাক্ষসরাঞ্চ রাকণ এই সংবাদ শ্নিবামান্ত ক্রেমভরে চিতাপ্নিবং জন্মিরা উঠিলেন। তাঁহার নের্য্পল বিঘ্রণিত হইতে লাগিল; প্রদীশত দীপশিখা হইতে যেমন জন্মণত তৈলবিন্দন নিপতিত হয় ডদুপে তাঁহার নের হইতে দরদ্বিত ধারে আগ্র্পাত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাং হন্মানকে গ্রহণ করিবার নিমিশ্র কিংকর নামক বারগণকে নিয়োগ করিলেন। অশাতি সহস্ত কিংকর তদীয় নিদেশ প্রাণ্ড হইবামান্ত ক্টম্শারহণতে নিগত হইল। উহারা লাখ্যেদর ও করালদশন। ঐ সমস্ত বাঁর হন্মানকে গ্রহণ করিবার জন্য অতিমান্ত উৎসাহের সহিত থাইতে লাগিল।

তথন মহাবীর হন্মান বৃন্ধার্থ বন্ধার্থর বহুরা তোরণে উপবিষ্ঠ আছেন; কিংকরগণ জনকত পাবকের মধ্যে বেমন পত্তা পতিত হর, সেইর্প উহার সম্মুখীন হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও বিচিত্র গদা, কাহারও দ্বর্ণপট্রমন্ডিত অর্গল, কাহারও স্তাক্ষা, শর, কাহারও মালার, কাহারও পাটুশ, কাহারও শ্ল এবং কাহারও বা প্রাস ও তেন্তর। ঐ সমস্ত বীর হন্মানের চতুদিক বেটনপ্রক দন্ডার্মান হইল। তাক্তি পর্বতপ্রমাণ হন্মান ভ্প্তে অনবরত লাগালে আস্ফালনপ্রক ক্রেক্তির সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাহার দেহ সমরোংসাহে স্ফাত হইয়া উল্লেখিন তিনি লাক্ষাপ্রী প্রতিধর্ননত করিয়া লাগালে আস্ফালন করিতে প্রকৃতি হইলেন। উহার চটাচট শব্দে গগনতল হইতে বিহণেগরা পতিত হইতে ক্রিকিট হন্মান রণোৎসাহে উন্মন্ত; তিনি উচ্চৈঃন্বরে এইর্প হোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জর, লক্ষ্যাণের জয়, রামের আগ্রিত স্থাতির জয়। আমি প্রনদেবের প্রে এবং অবোধ্যাধিনাথ রামের ভ্রের, নাম হন্মান। আমি যখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষাপলা নিক্ষেপ করিব, তখন সহস্র রাবণও আমার প্রতিন্ধান্ত করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদন-প্রক প্রতিগমন করিব।

তথন রাক্ষসগণ হন্মানের যোর নিনাদে অতিমান্ত ভীত হইল, দেখিল, ঐ বরি সন্ধানেলনিন মেদের ন্যায় উন্নত হইয়াছেন। উহার ম্থে নিরবচিছ্ল রামের নাম উচ্চারিত হইতেছে; তাল্লবন্ধন রাক্ষসেরা তিনি বে রামের দ্ত তাল্লবরে এক প্রকার নিঃসংশয় হইল এবং ভীষণ অল্লশন্ত লইয়া চতুদিক হইতে উহাকে অবরোধ করিল। তথন হন্মান ঐ সমস্ত বীরে পরিবৃত হইয়া তোরণের এক প্রকান্ড অর্গল গ্রহণপূর্বক উহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং অস্ত্র সংহারে প্রবৃত্ত বক্রধারী ইল্রের ন্যায় অর্গলপ্রহারে উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন; কথনও বা অজ্গরবাহী বিহগরাজ গর্ডের ন্যায় অর্গলহস্তে নভোমন্ডলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিল্করগণ বিনশ্ট হইল, তিনিও সমর্যাভলাষে প্রের্বার তোরণে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতপদে পলায়নপূর্বক রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! কিল্করগণ সেই বানরের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দ্তম্থে এই দ্নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শ্রবণ করিবামার ক্রোধে প্রজনিগত হইরা উঠিলেন এবং প্রহস্তের পরে মহা-বল জন্মালীকে কহিলেন, বীর! তুমি অনতিবিলনে বন্ধবারা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

বিচমারিংশ সার্থ ॥ এদিকে মহাবীর হন্মান কিল্কর নামক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ভাবিলেন, আমি প্রমদবন ভাল করিলাম, এক্ষণে ঐ স্মের্শ্গাবং উচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ চ্পা করিব। তিনি এইর্প সক্ষণ করিয়া একলম্ফে কুসদেবতালপ্রাসাদে উত্থিত হইলেন। তংকালে বিভাকরের নাার তাঁহার প্রভাজাল চতুদিকে প্রসারিত হইল। তিনি বলপ্রদর্শনপূর্বক ঐ চৈত্যপ্রাসাদ চ্পা করিলেন এবং ক্রপ্রভাবে দেহবৃদ্ধি করিয়া নির্ভরে বাহ্মাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। ঐ প্রাতিবিদারক শব্দে লাক্ষ্যপ্রী প্রতিধর্মনত হইয়া উঠিল, পক্ষিণপ গগনতল হইতে পতিত হইল এবং চৈত্যপালেরা বিমোহিত হইয়া তেল। ইত্যবসরে হন্মান উচৈত্যস্বরে এইর্প ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আপ্রত স্টাবৈর জয়। আমি রামের কিল্কর, নাম মহাবীর হন্মান। আমি যথন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষিলা নিক্ষেপ করিমে জয়ন সহস্র রাবণও আমার প্রতিক্ষিদ্বতা করিতে পারিবে না। আজ রাক্ষ্যের ত্রিসমন করিব।

ছারখার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদনপ্রিক প্রতিগমন করিব।
হন্মান এই বলিয়া বীরনাদ করিতে ক্রিসিলেন। চৈত্যপালগণ নানাবিধ অস্তশক্ষ্য লইয়া উ'হাকে আক্রমণ করিল প্রিক চতুদিক হইতে প্রহার করিতে প্রব্
হইল। তৎকালে উহারা ভাগীরখার স্বিপ্রল আবর্তের ন্যার চতুদিকে পরিশ্রমণ

অনন্তর হন্মান জ্বোধানি প্রাসাদের এক দ্বর্ণখাতিত প্রকাশ্য শতধার দতন্ত উৎপাটনপূর্বক মহাবেগে বিহুণিত করিতে লাগিলেন। দতন্তের ঘর্ষণে সহসা আশ্নি উথিত হইল এবং তদ্বারা সমদত প্রাসাদ দশ্য হইতে লাগিল। ইতাবসরে হন্মান বৃক্ষশিলাপ্রহারে বহ্সংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রাসাদ দশ্য হইতে দেখিয়া অন্তরীক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, দেখ, মাদৃশ বহ্সংখ্য বার কপিরাজ স্থাবের বশবর্তী হইয়া আছেন। তাঁহারা স্থাবের আদেশে আমারই ন্যায় ভ্রশ্যুত্বে বিচরণ করিতেছেন। উর্গাদিগের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, কাহারও শত হস্তীর এবং কাহারও বা সহস্র হস্তীর অন্র্প্ হইবে। কেহ বায়্বল এবং কেহ বা অপ্রমেষকল। কপিরাজ তোমাদিগকে বধ করিবার নিমিন্ত মাদৃশ বহ্সংখ্য বারে পরিবৃত হইয়া শাঘ্রই আসিবেন। যথন মহান্থা রামের সহিত বৈরিতা জন্মিয়াছে, তখন সমস্ত রাক্ষ্ম এবং এই লংকা-প্রী কিছ্ই থাকিবে নাঃ

চতুশ্চমারিংশ সর্গা । এদিকে মহাবীর জন্মালী রাবণের নিদেশে ব্রুখার্থ নিগতি হইলেন। তাঁহার পরিধান রক্তান্বর, গলে রক্তমাল্য, কর্ণে র্নুচর কুণ্ডল, তাঁহার নের্য্ব্র্গল জ্যোধে নির্বাচ্ছল বিঘ্ণিত হইতেছে; তিনি উগ্রন্ত্রার ও দ্বর্জার, তিনি চতুদিকৈ প্রতিধ্বনিত করিয়া ইন্দ্রধন্সদৃশ প্রকাণ্ড শরাসনে ব্জুরবে উৎকার প্রদান করিলেন।

তখন হন্মান বৃদ্ধার্থে তোরণে উপবিষ্ট হইরা আছেন। তিনি মহাবীর জন্মালীকে গর্দভবাহিত রখে সম্পস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ঘোরতর যুম্খ আরম্ভ হইল। জম্বুমালী হন্মানকৈ লক্ষ্য করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উ'হার মুখের উপর অর্ধচন্দ্র, মদতকে একমাত্র কর্ণি এবং ভ্রন্তন্তরে দশ নারাচ প্রহার করিলেন। হনুমানের মুখমণ্ডল স্বভাবত রক্তবর্ণ, উহা শরবিশ্ব হইয়া শরংকালে সূর্যরিখ্ম-রঞ্জিত বিক্সিত রম্ভপন্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি অতিমাত্র ক্রোধা-বিল্ট হইলেন এবং পাশ্বের্ণ এক প্রকান্ড শিলাখন্ড দেখিতে পাইয়া তাহা উৎপাটন-প্রেক মহাবেগে নিকেপ করিলেন। তখন মহাবীর জম্বুমালী ফোধে একাস্ড অধীর হইয়া উ'হাকে দশ শরে বিষ্ধ করিলেন। প্রচণ্ডবিক্রম হন্মান শিলাখণ্ড বিফল হইল দেখিয়া বৃহৎ এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূৰ্বক বিঘ্ণিতি করিতে ল্যাগিলেন। তদ্দর্শনে জম্বুমালী উ'হার প্রতি অনবরত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত ইইলেন এবং চার শরে শালবৃক্ষ ছেদন করিয়া পাঁচটি শর ভ্রম্বাব্যে, একটি বক্ষে ও দর্শটি দতনমধ্যে প্রহার করিলেন। তখন হন্মান শরপূর্ণকলেবর হইয়া অতিমান্ত জোধা-বিষ্ট হইলেন এবং সেই পরিঘ গ্রহণপূর্বক মহাবেগে বিষ্টোণিত করিয়া উ'হার বকে নিক্ষেপ করিকেন। ঐ পরিঘের আঘাতে জম্বনাক্রির মন্তক চ্র্ণ হইয়া গেল, হৃত ও জান, ছিল্লভিল্ল এবং শর শরাসন রথ ও স্থা এককালে অদৃশ্য হইল। জন্মালী নিহত হইয়া ছিল্লব্যক্র ন্যায় ভ্তেতি নিপতিত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জন্ব্যালীর কাবার্তা শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিন্ট হইলেন। তাঁহার আরম্ভ নেত্র বিঘ্রিণ্ড ইইতে লাগিল এবং তিনি হন্মানের সহিত যুক্ষ করিবার জন্য তংক্ষণাও ছন্টিকুমারগণকে নিয়োগ করিলেন।

পশুচমারিংশ সর্গ ॥ অনুস্তিই অপিনকলপ মন্ত্রিক্মারগণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে বৃন্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা অস্ত্রবিদ্যার স্পুণ্ট এবং অস্ত্রবিধ্যাপের শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই জয়শ্রী লাভার্থ উৎস্ক হইয়ছে। উহারা স্বর্ণজালজড়িত ধরজদন্ডমন্ডিত পত্যকাশোভিত ও অন্ববোজিত রথে আরোহণপ্রক মেঘগদ্ভীর রবে নির্গত হইল। বহুসংখ্য সৈন্য উহাদের সমাভিব্যাহারে চলিল; উহারা স্বর্ণখচিত শরাসন হৃত্যানে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উহাদের জননীরা কিংকরগণের বধসংবাদ শ্রবণে উহাদিগেরও জীবনে সংশয়পল্ল ও অতিমান্ত শোকাকৃল
হইল।

অনশ্তর শবর্ণাঞ্চকারধারী মন্তিপ্ত্রগণ ধুন্ধার্থ প্রক্পর অতিশয় সম্বর হইরা তারবদ্ধ হন্মানের সন্নিহিত হইল এবং চতুর্দিক হইতে শর বর্ষণপূর্বক বর্ষা-কালীন জলদের ন্যায় গভীর গজন সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল। তথন মহাবীর হন্মান উহাদিগের শরজালে সমাচ্ছমে হইয়া ব্ভিলাতে শৈলরাজ হিমাচলের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং রাক্ষসগণের শর ও রথবেগ বিফল করিয়া মহাবেগে নির্মাল গগনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়া বেমন আকাশে স্বর্ধন্নশোভিত মেঘের সহিত ক্রীড়া করে, সেইর্প তিনি ঐ সমন্ত ধন্ধারী বীরের সহিত ক্রীড়া করে, সেইর্প তিনি ঐ সমন্ত ধন্ধারী বীরের সহিত ক্রীড়া করেতে লাগিলেন। পরে ঘোর সিংহনাদে সমন্ত রাক্ষসকে চকিত ও ভীত করিয়া মন্তিকুমারদিগের উপর বেগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কোন বীরকে চপেটাঘাত, কাহাকে ম্বিভিপ্রহার এবং কাহাকেও বা খর নগরে ক্ষত



বিক্ষত করিলেন। কোন বারকে বক্ষের আঘাতে এবং কাহাকেও বা প্রবল উর্বেশে বিনক্ট করিলেন। অনেকে তাঁহার সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে সৈন্যগণ অতিমান্ত ভীত হইরা চতুদিকে পলারন করিতে লাগিল; মাতগোরা বিকৃতস্বরে চীংকার আরম্ভ করিল; অধ্বসকল ভ্প্তে পতিত হইল; রথের ভান নীড়, ভান ধ্বজ ও ছিল ছবে বিশ্বল আছেল হইয়া গোল এবং সর্বান্ত রক্তনদী প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। স্ক্রিমান ও মুখ্যার্থ প্রন্ধার তোরণে আরোহণ করিলেন।

ষট্চড়ারিংশ স্থা ॥ অনন্তর রার্ক্তিন্ত্রগণের বধসংবাদ পাইয়া ধৈর্বসহকারে চিত্তবিকার সম্বরণ করিলেন। প্রের বির্পাক্ষ, যুপাক্ষ, দুর্থর্য, প্রছব, ও ভাসকর্ণ এই পাঁচজন নীতিনিপাণ ক্রেসপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সেনাপতিগণ! তোমরা চতুর গ সৈন্য লইক্স যুম্পার্থ শীঘ্রই নিগতি হও এবং সেই বানরকে গিয়া যথোচিত শাসন কর। দেখ, তোমরা উহার সহিত বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাবধান হইও এবং দেশকাল বুলিয়া কার্য করিও। আমি উহার ভাবগতিকে বুলিলাম, সে সামান্য বানর নহে, সে মহাবলপরাক্তান্ত অন্য কোন জীব হইবে। বীরগণ! উহাকে বানরজাতি বলিয়া কিছুতেই আমার হংপ্রতার হইতেছে না। বোধ হয়, স্বরাজ ইন্দ্র আমার কোন অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উহাকে তপোবলে স্থিতী করিয়াছেন ৷ আমি ত অনেকবার তোমাদিগের সাহাব্যে সরোসরে নাগ যক্ষ গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণকে পরাজয় করিয়াছি, এক্ষণে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের কিছা অনিষ্ট করিতে পারে। এক্ষণে এই বিষয়ে আর কিছ্মান্ত সন্দেহ নাই, তোমরা অচিরেই ঐ বানরকে বলপ্র্বক বাঁধিয়া আন। তোমরা চতুরপা সৈনা সমতিব্যাহারে এখনই বাও এবং উহারে দমন করিয়া আইস। ঐ ভীমবিক্রম মহাবীরকে উপেক্ষা করা সঞ্গত নহে। আমি ইতিপূর্বে অনেকানেক বানর দেখিয়াছি : মহাবল বালী, স্থাীব, জাম্বমান, সেনাপতি নীল ও দ্বিবিধ প্রভৃতি বানরকে দেখিয়য়ছি, কিল্ডু তাহ্যদিগের গতিশক্তি ইহার মত নয়, তাহাদিগের তেজ বলবীর্য ব্যদ্ধি ও উৎসাহও এর প নয় এবং তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে এই প্রকার দীর্ঘ আকারও ধারণ করিতে পারে না। নিশ্চয়, <mark>আর কোন জীব</mark> বানরর্*পে* উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা ষত্নসহকারে উহাকে শাসন করিও। সা্রাস্ক

মানব রণস্থলে তোমাদের অপ্রে তিন্ঠিতে পারে না সত্য, তথাপি তোমরা জয়ী হইবার জন্য সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিও। দেখ, যুন্ধাসিন্ধি যে কোন্ পক্ষে হয় ইহার কিছুই স্থিরতা নাই, সাত্রাং সর্বদা সত্তর্ক হওয়াই আবশাক।

তখন মহাবল রাক্ষসগণ প্রভার আদেশমাত জালনত আগ্নসম তেজে নিগতি হইল। উহাদিগের সহিত বহাসংখ্য রথ, মন্ত হস্তী, মহাবেগ অধ্ব এবং শস্ত্রধারী সৈন্যসকল চলিল।

এদিকে মহাবীর হন্মান প্রচাত দিবাকরের ন্যায় খরতেজে তোরণের উপর উপবিত্য আছেন। তিনি মহাবৃদ্ধি মহাকায়; তিনি বৃদ্ধোংসাহে প্র্ণ হইয়া তোরণের উপর উপবিত্য আছেন। ইত্যবসরে মহাবল রাক্ষসগণ উ'হাকে দেখিতে পাইয়া উ'হার চতুর্দিকে দাভায়মান হইল এবং ভাষণ অস্ফ্রাম্ম লইয়া উ'হাকে আক্রমণ করিল। মহাবীয় দ্ধর, হন্মানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণফলক পদ্মপলাশকল্প স্তাক্ষ্য পাঁচ শর প্রয়োগ করিল। হন্মানও ঐ সমস্ত শরে বিত্য হইলোন। আন্তর দ্ধর শর বর্ষপথ্রক উ'হার সামিহিত হইতে লাগিল। হন্মান এক হ্তকার পরিত্যাগ করিয়া উহাকে নিবারণ করিলেন এবং উহার শরনিকরে নিপাঁড়িত হইয়া সিংহনাদ সহকারে বার্য ত হইতে ক্রিলেন। পরে তিনি এক লম্ফে সহসা বহ্দ্রে উত্থিত হইয়া পর্বতে বেমন তিনি পাত হয় সেইয়্প দ্ধরের রথে মহাবেগে পতিত হইলেন। রথ তংক্ষণাং ব্রিটি অন্ব অক্ষ ও ক্ররের সহিত চ্র্ণ হইয়া গেল, দ্ধরও বিনন্ট হইয়া ক্রম্বারী হইল। অনন্তর হন্মান প্রবর্গে গ্রন্তির বির্ণাক্ষ

অনন্তর হন্মান প্নর্বার গগন্তক উত্থিত হইলোন। ইত্যবসরে বির্পাক্ষ ও য্পাক জোধাবিট হইয়া উত্যে সিমহিত হইল এবং উত্যর বক্ষে মহাবেগে দুই মুশ্যর প্রহার করিল। হুন্দ্রীল উহাদের মুশ্যর ব্যর্থ করিয়া বিহগরাজ গর্ডের ন্যায় মহাবেগে পুর্বলৈ ভ্তলে অবতীর্ণ হইলেন এবং এক শালব্দ্ধ উৎপাটনপ্রেক উহাদের মুঠক চ্র্ণ করিয়া দিলেন।

পরে মহাবল প্রথম হাস্যম্থে মহাবীর হন্মানের সমিহিত হইল। ভাসকর্ণও জ্যোধভরে শ্ল ধারণ এবং উহার পাশ্ব আক্রমণপূর্বক দাঁড়াইল। প্রথম উহার প্রতি পট্টিশ এবং ভাসকর্শ শ্ল নিক্ষেপ করিল। হন্মান ঐ পট্টিশ ও শ্লের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, তাঁহার সর্বাঞ্গ হইতে শোণিতস্তাব হইতে লাগিল এবং কান্তিও নবোণিত স্বের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পরে তিনি ক্লোধভরে এক গিরিশ্র্গ উৎপাটনপূর্বক উহাদিগকে প্রহার করিলেন। উহারাও তিলপ্রমাণ চূর্ণ হইয়া রন্দায়ী হইল।

তখন হন্মান হতাবশিষ্ট সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশ্ব শ্বারা অশ্ব, হস্তী শ্বারা হস্তী এবং পদাতি শ্বারা পদাতি বিনদ্ধ করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্র হস্তী অশ্ব ও রাক্ষ্যের মৃতদেহে আচ্ছর এবং ভণনরথে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হন্মানও সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় প্নর্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

সপ্তচছারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সেনাপতিগণ সসৈন্যে স্বাহনে বিন্দট হইয়াছে শানিয়া সম্মাধীন কুমার অক্ষের প্রতি দ্বিউপাত করিলেন। অক্ষ অতান্ত যােশেংসাহী, তিনি যাুম্খ করিবার জন্য একান্ত স্মাংসাক হইয়াছিলেন। তিনি

রাবণের ইঞ্জিত প্রাণ্ড হইবামার তংক্ষণাৎ হ্বতহ্তাশনের ন্যায় উত্থিত হইলেন এবং তর্ণস্থাকান্তি স্বর্ণজালবেণ্ডিত রখে আরোহণ ও স্বর্ণখচিত শরাসন গ্রহণপূর্ব নিগতি হইলেন। তাঁহার রথ তপঃপ্রভাবলব্ধ পতাকাসন্স্পিত ও রত্ন-ধ্বজে শোভিত : আটটি অশ্ব বায়াবেগে উহা বহন করিতেছে ; উহা বোামচর, ও অস্ত্রপূর্ণ। ঐ রথের আট দিকে ফলকোপরি স্বতীক্ষ্য খঞ্চ স্বর্ণরক্ষ্যতে লম্বিত আছে এবং ষথাস্থানে ত্ল শক্তি ও তোমর চন্দ্রস্থের ন্যায় জনুলিতেছে। উহা স্রাস্বের অধ্যা ও বিদ্যুৎবৎ উভ্জ্বল। দেববিক্তম কুমার অক্ষ উহাতে আরোহণপূর্বক যুস্থার্থ নিগতি হইলেন। অশ্বের হেষা,—হস্তীর বৃংহিত ও রথের ছর্মার শব্দে প্রথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; তিনি সসৈন্যে হনুমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথন ঐ মহাবীর তোরণে উপবিষ্ট হইয়া সংহারোদ্যত প্রলয়বহ্নির ন্যার দীশ্তি পাইতে ছিলেন। তিনি অক্ষকে দেখিতে পাইকোন। উ'হাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে ব'রুগপৎ বিক্ষায় ও আদরবান্ধি উপস্থিত হইল। তংকালে কুমার অঞ্চও উ'হ্যকে সিংহবং ক্রুর চক্ষে, সাদরে দেখিতে লাগিলেন। তিনি উ'হার বেগ বিক্রম এবং স্বীর শক্তি পর্যাল্যেচনা করিয়া প্রলয়-সূর্যের ন্যায় তেজে বর্ষিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রদীপত হইয়া উঠিল। হন্মান অত্যন্ত দুনিবার, তাঁহার বলবার্ব দশনিযোগ্য বিজেকুমার অক্ষ স্থিরভাবে দশ্ভারমান ইইয়া তিন শরে তাঁহাকে সংগ্রামান সংক্রিকত করিলেন। হন্মান রণগবিত, যুখ্দ্রান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পিরে না, তিনি শত্রজয়ে স্পট্ ;

রুমার অক্ষ নির্নিষেষ লোচনে উহাকে ক্রেডিত লাগিলেন।

অন্তর ঐ উপ্তপৌর্ষ বীর ব্রুল্প হন্মানের নিকটন্থ হইলেন। উভরের অনুপম সমাগম দেবাস্রগণেরও ক্রেড ভয় সণ্ডার করিয়া দিল। উহাদের বীর্য-প্রবৃত্ত বৃদ্ধ উপন্থিত দেখিয়া প্রেসিগণ আর্তনাদ করিতে লাগিল, স্থা নিশ্প্রভ হইলেন, বায়্ ন্থির ও নিশ্রেট বিত বিচলিত হইয়া উঠিল, আকাশ প্রতিধনিত হইতে লাগিল এবং সম্মুদ্ধ বারপরনাই ক্ভিত হইলেন। কুমার অক্ষ সমরদক্ষ; তিনি লক্ষ্য দর্শন শরসন্থান ও শরমোচনে বিলক্ষণ স্পেট্র, তাহার ক্রোধবেগ ক্রমণঃ বিধিত হইতে লাগিল, তিনি ন্বেণিত্থশোভিত সপাকার তিন শরে হন্মানের মন্তক বিশ্ব করিলেন। তখন হন্মানের মন্তক হইতে র্ধিরধারা বহিতে লাগিল, নেতাব্র বিব্ ত হইয়া গেল; তিনি নবোদিত স্বের্বর ন্যার শোভা ধারণ করিলেন।

অনশ্বর ঐ মহাবীর, রাবণকুমার অক্ষকে নিরীক্ষণপূর্বক অতাশত হার্ট হইলেন এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছায় দেহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যাক্ষ স্বের ন্যায় দর্শুনিরীক্ষা; তাঁহার জোধ উল্বেল হইয়া উঠিল; তিনি দৃশ্চিপাতে বলবাহনের সহিত অক্ষকে ফেন দশ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল অক্ষ ফেন বর্ষার মেঘ, তাঁহার শরাসন ফেন ইন্দুধন্ম, তিনি হন্মানের দেহপর্বতে অনবরত শরবৃদ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিক্রম অতি প্রচন্ড এবং তেজ নিতাল্ত দ্বংসহ: হন্মান উহাকে নিরীক্ষণ করিয়া মহাহর্ষে মেঘগন্দীর রবে ঘার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার অক্ষ বালকশ্বভাব, বলগ্যিত, তাঁহার নেত্যুগল রোষভরে আরম্ভ হইয়াছে, তিনি হস্তী যেমন তৃণাচছর ক্পের তদ্পে ঐ অপ্রতিমবল হন্মানের নিকটন্থ হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃদ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর হন্মান তিয়িক্ষিণ্ড শরে আহত হইয়া ঘোর রবে সিংহনাদ করিলেন এবং বাহ্ব ও উর্ নিক্ষেপ্পূর্বক বিকটাকারে

উৎসাহের সহিত নভোমশ্ডলে উলিত হইলেন। রাক্ষসবীর অক্ষ উ'হার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্বতোপারি শিলাব্দি করে সেইর্প নির-বচিছল্ল শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমবল হন্মান মনোবং শীঘ্রগামী, তিনি শর্নিকরের অন্তরে বাল্পং নিপতিত হইলা গগনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষের শরক্ষেপণ্ড বার্থ হইতে লাগিল।

অনন্তর হন্মান সবহ্মানে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তৎকালে কির্প বিক্রম প্রকাশ করা আবশ্যক, মনে মনে কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সহসা অক্ষের শর মহাবেগে আসিয়া উহার বক্ষ বিদ্ধ করিল। হন্মান অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন। তিনি সমরদক্ষ, ভাবিলেন, এই বীর তর্ণস্থিকান্তিও বালক, তথাচ ইনি প্রোঢ়ের ন্যায় বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। যুন্ধবিদ্যায় ইহার দক্ষতা আছে, কিন্তু এক্ষণে ইহাকে বিনাশ করিতে আমার কিছ্মায় অভিলাষ নাই। ইনি মহাবল, সাবধান ও ক্লেশ্সহিক্; নাগ বক্ষ ও ম্নিনগণও ইহার বলবীর্যের উৎকর্ষ দেখিয়া বিন্মিত হন। ইনি অত্যন্ত ক্লিপ্রকারী, এক্ষণে আমার সন্ম্যুথবতী হইয়া আমার প্রতি অকাতরে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করি;তছেন। বিলতে কি, ইহার পেরিব্রে স্রাম্বেরও শ্রাস জলেম। যদি আমি ইহাকে উপ্রেম্ব করি তাহা হইলে নিশ্চয় পরাভ্তে হইব। আরও এই বীরের বিক্রম ক্রম্নেই ব্রিণ্ড হইতেছে, স্তরাং ইহাকে বধ করাই গ্রেয়; বর্ধনশীল অণিনকে জিলকা করা উচিত নহে।

ই'হাকে বধ করাই শ্রেয়; বধনশীল অণিনকে ডিসেকা করা উচিত নহে।

মহাবার হন্মান এইর্পে বিপক্ষের কার্কেলি অবধারণ এবং আপনার কর্ম যোগ
উল্ভাবনপূর্বক কুমার অক্ষকে বিনাশ স্থানতে অভিলাষী হইলেন। অক্ষের আটটি
অন্ব অত্যন্ত ভারসহ এবং মণ্ডাবিশিরভ্রমণে স্কুদক্ষ, হন্মান এক চপেটাঘাতে
তংসম্বায় বিনন্ট করিয়া রথেপের এক ম্বিটিপ্রহার করিলেন। রথ তংক্ষণাং
ভ্রিমাং হইল, উহার নুর্কি কিন এক ক্বর চ্র্ণ হইয়া গেল। তখন মহাবার
আক্ষ ভ্তলে অবতরণ করিলেন এবং এক স্কোণিত অসি ধারণপ্রেক নভোমণ্ডলে উখিত হইলেন। তল্পুকে বোধ হইল যেন, কোন মহাতপা খবি তপোবলে
দেহত্যাগ করিয়া ল্বুর্গে গ্রমন করিতেছেন।

তথন বার্নিক্তম হন্মান ঐ ব্যোমচারী বীরের পদয্গল স্দ্তর্পে গ্রহণ করিলেন এবং বিহগরাজ গর্ড যেমন সপ্তে বিঘ্ণিত করিয়া ভ্প্তে নিক্ষেপ করেন, তিনি তদুপ উহাকে বারংবার বিঘ্ণিত করিয়া মহাবেগে ভ্তলে নিক্ষেপ করিলেন। অক্ষের ভ্রুত্তরে ভাগন হইল, উর্ক্ কটী ও বক্ষ এককালে চ্র্প ইইয়া গেল. সর্বাঞ্জা র্যির্থারা বহিতে লাগিল, অস্থি নিম্পিট হইল. চক্ষের চিহ্মাত রহিল না এবং সন্ধিবন্ধনও বিশ্লিট হইয়া গেল; তিনি তৎক্ষণাং বিন্ট হইয়া রণশায়ী হইলেন।

তথন ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ উরগ মহর্ষি ও গ্রহগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সবিস্ময়ে হন,মানকে দেখিতে লাগিলেন। মহাবীর হন,মানও প্রনর্বার সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় তোরণে আরোহণ করিলেন।

অণ্টচমারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অক্ষের নিধন সংবাদ প্রাণ্ত হইবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইলেন এবং ধৈর্যবলে চিন্তবিকার সংবরণপূর্বক সরোবে স্বপ্রভাব ইন্দ্রজিংকে কহিতে লাগিলেন, বংস! তুমি বীরপ্রধান, স্ববীর্যে

স্বাস্বগণকেও শোকাকুল করিয়া থাক; তুমি প্রজাপতি রক্ষার প্রসাদে রক্ষান্ত লাভ করিয়াছ: দেবগণ বারংবার তোমার বলবীর্ষের পরিচয় পাইয়াছেন: উ'হারা ইন্দের আশ্রয়ে থর্নকয়াও রণস্থলে তোমার অস্ত্রবল সহ্য করিতে পারেন নাই। বীর! কেবল তুমিই যুম্পশ্রমে কাতর হও না, তুমি স্বীয় ভ্রন্ধবলে রক্ষিত, এবং স্বীয় তপোবলে রক্ষিত, দেশকাল তোমার নিকট কদাচ উপেক্ষিত হয় না ; তুমি ধীমান : যুন্থে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি বুণ্ধিবলে সমস্তই সমাধান করিতে পার : তোমার অস্তবল ও বল জ্ঞাত নহে ত্রিলোকে এর প লোকই অপ্রসিন্ধ: তোমার তপস্যা বিক্রম ও শক্তি সর্বাংশে আমারই অনুরূপ, সন্দেহ নাই ; সংকটয, শেও তুমি জয়ী হইবে এই আশ্বাসে মন তোমার জন্য ক্লান্ত হয় না। বংস! এক্ষণে কিৎকরগণ নিহত হইয়ছে : রাক্ষস জন্মালী, পণ্ড সেনা-পতি এবং মন্তিকুমারগণ দেহপাত করিয়াছে, বহুসংখ্য সৈন্য এবং হস্তী অশ্ব রথ নন্ট হইয়াছে। বীর মহোদর এবং কুমার অক্ষও রণশব্যায় শয়ন করিয়াছেন ; কিন্তু দেখ, আমি যেমন তোমার প্রতি সেইর্প উহাদের প্রতি কোন অংশে নিভরি করি না। এক্ষণে তুমি এই সৈনাক্ষয়, বানরের বিক্তম এবং নিজের শক্তি অনুধাবনপূর্বক কার্য কর। তুমি যুখ্য আরুভ করিয়া ষেরুপে শুনুশান্তি হয়, স্বপক্ষ ও প্রপক্ষের বলাবল ব্রিষয়া সেইর্পই কুর্ম্বিভ্র। আরও আমি ডোমায় নবারণ করি, তুমি সসৈনো যাইও না ; উহারে বানরের হলতে দলে দলে বিনন্ট ইইতেছে। বস্তুসার অস্তুও গ্রহণ করিও না , ঐ আন্নরকণ বানরের শাস্তু অপরিচিছ্ল, সে অস্তুর বধ্য নহে। এক আমি তোমাকে বের্প কহিলাম, তুমি তাহা সরিক্ষের ব্রিঝা দেখ এক তাহা স্থারণ কর এবং আত্মরকার সাবধান হও। বার ! আমি যে তোমার অধিকার আছে তাহা স্থারণ কর এবং আত্মরকার সাবধান হও। বার ! আমি যে তোমার ক্রিকটে পাঠাইতেছি ইহা আমার অনুচিত, কিন্তু এইর্প ব্যবস্থা ক্রির ও অধ্যাদধ্যের অনুমোদিত। শ্রহর যে যে শাস্তে দৃষ্টি আছে এবং তাহার যের্প সমরপট্তো ইহা অনুসন্ধান করা যোগ্যার আবশ্যক এবং তাহার যের্প সমরপট্তা ইহা অনুসন্ধান করা যোগ্যার আবশ্যক এবং তাহার যের্প সমরপট্তা ইহা অনুসন্ধান করা যোগ্যার আবশ্যক এবং তাহার যের্প সমরপট্তা ইহা অনুসন্ধান করা যোগ্যার আবশ্যক এবং তাহার যের্প সমরপট্তা ইহা অনুসন্ধান করা যোগ্যার আবশ্যক এবং তাম্বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া জয়লাডে যদ করা কর্তব্য।

তখন স্রপ্রভাব ইন্দ্রজিং পিতা রাবণের আজ্ঞা প্রাণ্ড হইবামার বৃন্ধবারা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সভাগ্ধ আত্মরীরুবজন উত্থিকে বারংবার সাধ্বাদ প্রদান করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিং সমরোংসাহে উন্মন্ত হইরা উঠিলেন। তাঁহার রথ তাঁক্ষাদশন ভাঁমবেগ ভ্রুজগচতৃত্তয়ৈ যোজিত হইরা আনীত হইল। ঐ মহাবীর তদ্পরি আরোহণপূর্বক পর্বকালীন সম্দ্রের ন্যায় মহাবেগে নির্গত হইলেন। উত্যার রথের বর্ধার রব এবং শরাসনের উৎকার শব্দ প্রবণ করিয়া হন্মানের মনে অত্যন্ত হর্ষ উপন্থিত হইল। ইন্দ্রজিংও উত্থিকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি হ্তমনে নির্গত হইলে, দশদিক অন্ধকারে আবৃত হইল: শ্গালগণ চাংকার করিতে লাগিল: নাগ যক্ষ মহার্ব কিন্তু ও গ্রহণণ সমাগত হইয়া কোলাহল আরম্ভ করিলেন এবং পক্ষিগণ নভামন্ডল আচ্ছর করিয়া প্রাকিত মনে কলরব করিতে প্রবার হইল।

তখন হন্মান ইন্দ্র জিংকে উপস্থিত দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।
তাঁহার কলেবর বিধিত হংনা উঠিল। ইন্দ্রজিতের হচেত বিদ্যুৎবং উজ্জ্বল বিচিত্র
শরাসন: তিনি ভীমরবে উহা আঞ্জালন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীর মহাবল
ও মহাবেগ: উহাদের মন বৃশ্বভারে কিছুমান্ত অভিভৃত হয়নাই: বোধ হইল ফেন,
দ্বাস্থ্রের অধীশ্বর প্রস্পর প্রতিদ্বন্দ্রী হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিং হন্মানকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। হন্মান তংসমন্ত বিফল করিয়া নভামন্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিং তীক্ষ্যফলক ন্বর্গপ্রের শর্রানকর বক্তবং বেগে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণম্পলে রথের ঘর্ষর রব, মৃদক্ষ্য ভেরী ও পটহের শব্দ এবং শরাসনের টক্বার নিরন্তর প্রতৃত্ত হইলেন এবং ইন্দ্রজিতের লক্ষ্য বিফল করিয়া শরপাতের অন্তরে শ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্বাহে শরপাতম্বে দন্ডারমান হন, পরে শরত্যাগ মাত্র বাহ্ প্রসারণ-প্রেক উধের্ব উল্লভ হইয়া থাকেন। দ্ই বীরই বেগবান, দ্ই বীরই সমরদক্ষ; তংকালে উল্লেক এই ধোরতের বৃদ্ধ সকলেরই মনোমত হইতে লাগিল। উল্লোক পরন্পরের কতদ্বে অন্তর কিছ্বই জানেন না, কিন্তু ক্রমণঃ উভয়ের পক্ষে উভয়েই দ্বংসহ হইয়া উঠিলেন।

তথন মহাবীর ইন্দুজিং শরসমস্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়া স্থিরমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, হন্মানকে বধ করা দুঃসাধা, কিন্তু কোনরণে একবার নিন্দেত হইলে উহাকে বন্ধন করা যাইতে পারে। তিনি এইর্প সন্কল্প করিয়া শরাসনে রক্ষাস্ম সন্ধান করিলেন এবং উহাকে রক্ষাস্মেরও অবধা জানিয়া কেবল বন্ধনোন্দেশে উহা প্রয়োগ করিলেন এবং উহাকে রক্ষাস্মের করচরণ নিবন্ধ হইল। তিনি নিন্দেত হইয়া ভ্তলে প্তির হইলেন। রক্ষাস্ম মন্দ্রপ্ত, হন্মান উহা স্বারা বন্ধ হইয়াও রক্ষার মহিদ্রে নির্ভা হইলেন এবং আপনার প্রতি রক্ষার বরদানর্প অনুগ্রহ প্রের বন্ধ কিলেন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, চরাচরগর্র রক্ষার প্রভাবে ক্রিই অস্ক হইতে ম্রান্তলাভ করা আমার অসাধা। স্তরাং ক্ষণকালের জন্ম ক্রমানে এই বন্ধনদশা সহা করিতে হইবে। তখন হন্মান এই স্থির ক্রিয়া মনে মনে অস্তবল বিচার করিলেন, আপনার প্রতি রক্ষার অনুগ্রহ স্মর্ক করেতে লাগিলেন এবং অচিরভাবিনী বন্ধন্ম্বিত ব্যার্থিত রক্ষার অনুগ্রহ স্মর্ক করেতে লাগিলেন এবং অচিরভাবিনী বন্ধন্ম্বিত ব্যার্থিত রক্ষার অনুগ্রহ স্মর্ক ক্রেলেন অবং অচিরভাবিনী বন্ধন্ম্বিত ব্যার্থিত রক্ষার আর্বিলেন। তিনি সম্বার্থ ক্রিয়ার প্রার্থিত সম্বার্থিত ব্যার্থিকে প্রার্থিক। তিনি ক্রিয়ার সম্বার্থিক সম্বার্থিক ব্যার্থিক। তিনি ক্রিয়ার সম্বার্থিক সম্বার্থিক সম্বার্থিক সম্বার্থিক ব্যার্থিক। তিনি ক্রিয়ার সম্বার্থিক সম্বার্থিক ব্যার্থিক সম্বার্থিক ব্যার্থিক সম্বার্থিক সম্বর্থিক সম্বার্থিক সম্বার্থিক সম্বার্থিক সম্বার্থিক সম্বার্থিক সম্ব

তখন হন্মান এই স্থির ক্রিয়া মনে মনে অস্তবল বিচার করিলেন, আপনার প্রতি রক্ষার অন্তহ স্মান্ত করিতে লাগিলেন এবং অচিরভাবিনী বন্ধনম্ভিত ব্রিতে পারিলেন। তিনি এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রক্ষার শাসন শিরোধার্য করিয়া রহিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, রক্ষা ইন্দ্র ও বায়্ আমাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেহেন, এইজন্য আমি রক্ষান্তে বন্ধ হইলেও নির্ভারে নিপ্তিত আছি। আরও এক্ষণে যদি রাক্ষসেরা আমাকে গ্রহণ করে ইহাতে আমার পক্ষে বিস্তর উপকার দশিবে; এই প্রসঞ্জে আমি রাবণের সহিত কথোপকথন করিয়া লাইব। স্তরাং শাহুপক্ষ আমাকে এখনই গ্রহণ করেক।

অনশ্তর রাক্ষসের। হন্মানের নিকটশ্ব হইয়া উ'হাকে বলপ্রে গ্রহণ করিল এবং নানারপ কট্রি প্রয়োগ সহকারে উ'হাকে ভর্পনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। হন্মান সমীক্ষ্যকারী, তিনি নিশ্চেণ্ট হইয়া চীংকার করিতে লাগিলেন। তথন রাক্ষসগণ শণ ও বলকলের রক্ষ্ম দ্বারা উ'হাকে বক্ষন করিল। হন্মান মনে করিলেন, বদি রাবণ কোত্হলক্তমে একবার আমাকে দেখিবার বাসনা করেন. তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই স্কিক্ষ হইবে। তিনি এইর্প সংকলপ করিয়া প্রবল বক্ষন ও ভর্পনা সহ্য করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে তিনি সহসা রক্ষাস্ত্র হইতে উন্মন্ত হইলেন। মন্তবন্ধন অপর কোনর্প বন্ধনের সংস্তবে থাকিতে পারে না। তন্দ্রেট মহাবীর ইন্ডজিৎ অত্যনত চিন্তিত হইলেন। মনে করিলেন, রাক্ষসগণ মন্তর্গতি কিছুমাত ব্রবিল না, আমি যে দ্বকর সাধন করিলাম ভাহা সম্পূর্ণই পশ্ড হইয়া গেল; এই অস্ত্র ন্বিভায়বার প্রয়োগ করিলে কোন্ফল দিশিবে না, স্বভরাং আমাদিগের জয়লাভে বিলক্ষণ



ব্যাঘাত ঘটিল। এক্ষণে হন্মান নিক্ষ হইয়া আকৃষ্ট ও নিপাঁড়িত হইতেছে, কিন্তু আপনার ব্রহ্মান্তর্মান্তি কিছুমান্ত প্রকাশ করিতেছে না।

অনন্তর কলেম্বিট ক্র রাক্ষসগণ হন্মানকে আকর্ষণপ্রক প্রহার করিতে লাগিল। রাবণ সভাস্থলে পার্রমিত্রের সহিত উপবিষ্ট ইইয়া আছেন, ইতাবসরে মহাবীর ইন্দুজিং হন্মানকে লইয়া উ'হার নিকট উপস্থিত হইলেন। হন্মান যেন শ্রুথলবন্ধ মন্ত হস্তী, সভাস্থ সমস্ত রাক্ষ্য বহিনেকে দেখিয়া কেবল ইহাই কহিতে লাগিল, এই বানর কে? কাহার প্রে কিটাঘা হইতে কোন্ উদ্দেশে আইল? এবং কাহার আশ্ররেই বা এইর্প ক্রির হইল? অনেকে ক্রোধাবিষ্ট ইয়া কহিল, ঐ দ্বর্তকে এখনই সংহার কর, কেহ কহিল, উহাকে দশ্ধ কর এবং কেহবা কহিল, উহাকে ভক্ষণ করিছেল। কেবল বিক্তাকার রাক্ষসেরা হন্মানকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিছেল সাগিল। হন্মান তেজস্বী মহাবল রাবণকে দেখিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ ক্রিরারক ও রক্ষ্যিতি গৃহও দর্শন করিলেন। রাবণের চক্ষ্ব ক্রোধভরে ক্রিটে স্বান্ধিত হইতেছে. তিনি হন্মানকে নির্মানকা ক্রিলেন। উ'হারাও হন্মানকে কাহার প্রবর্তনায় এবং কোন্ উন্দেশে আসা হইয়াছে আনুপ্রিক এই সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। তথন হন্মান কহিলেন, আমি কপিরজে স্থাবৈর দ্ত। এক্ষণে তাহারই নিয়েগে এই স্থানে আগমন করিয়াছ।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ সভাস্থলে উপবিষ্ট : তাঁহার মস্তকে ম্রাজালখচিত স্বর্ণকিরীট এবং সর্বাঞ্জা হীরকশোভিত মণিময় অলংকার ; তিনি রক্তদদনে রঞ্জিত হইয়া, মহাম্লা পট্রসন পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষ্র রক্তবর্ণ ও ভীষণ, দল্ড স্বৃতীক্ষ্য ও উজ্জ্বল এবং ওষ্ট লান্বিত। মদ্দর ষেমন হিংস্লজন্তুসঙ্কল শ্লাসমূহে শোভা পায় সেইর্প তিনি দশটি মস্তকে অতিমার্ট শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় নীল এবং বক্ষে স্বৃদ্দ্য স্বর্ণহার, তিনি অর্পশাবন্ধ জলদের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার বাহ্, চন্দনচচিত ও অংগদশোভিত, উহা পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার আসন স্ফটিকময় রত্নথচিত এ আন্তরণমন্তিত। বহ্সংখ্য স্বেশা রমণী চতুদিকি হইতে তাঁহাকে চামর বীজন করিতেছে। দৃষ্বের, প্রহুস্ত, মহাপাদ্ব ও নিকুম্ভ এই চারিজন মন্দ্রী তাঁহার অদ্রে উপবিষ্ট, অন্যান্য মন্ত্রণনিপান প্রিরদর্শন মন্ত্রিগ তাঁহাকে আন্বাস প্রদান করিতেছেন। মহাবার হন্মান বলকলবন্ধনে

নিপ্রতিত ও বিশ্বিত হইয়া রোষরক্ত লোচনে উত্থাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং উত্থার তেকে বিয়োহিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বীরের কি র্প! কি থৈব'! কি শক্তি! কি কান্তি! সর্বাঞ্জে কি স্লক্ষণ! যদি অধর্ম ইত্যার বলবং না হইত তাহা হইলে ইনি স্রলোক অধিক কি ইন্দেরও রক্ষক হইতেন। ইত্যার কার্য ক্রের ও কুংসিত, এই কারণে স্রাস্ত্র দানবও ইত্যাকে দেখিলে ভতি হইয়া থাকেন। এই মহাবীর ক্রোখাবিন্ট হইয়া জগংকে সম্দ্রে স্পাবিত করিতে পারেন।

পঞ্চাশ সর্গা । তথন রাবণ তেজস্বী হন্মানকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্বক ক্রোধে অধীর হইরা উঠিলেন, তাঁহার মনে নানার্প শণকা উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি মনে করিলেন, পূর্বে যিনি আমার উপহাসে ক্রুখ হইরা, আমাকে গিরিবর কৈলাসে অভিশাপ দেন, এই মহাবীর কি সেই ভগবান নন্দী, তিনিই কি বানর-রুপে এই স্থানে আসিয়াছেন, অথবা ইনি স্বরং অস্কুররাক্ত বাণ।

রাবণ এইর প বিতর্ক করিয়া রোষক্ষায়িত লোচনে মন্দ্রী প্রহন্তকে কহিলেন, দেখ, ঐ দ্রাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর. ও কোথা হইতে হৈ জন্য আসিয়াছে? বন ভগন করিবার কারণ কি? আমার এই প্রেট সিটানত দ্র্গম, ইহার মধ্যে কোন্ উদ্দেশে উপন্ধিত হইয়াছে? এবং রাক্ষ্যসূচার সহিত যুখ্য করিবারই বা হেতু কি?

তখন প্রহুত্ত রাবণের আদেশে হ্রুক্তিনিকৈ কহিলেন, বানর! তুমি আশ্বতত হও, সত্য বল, ইশ্র তোমাকে এই কিজিপ্রেরতৈ প্রেরণ করিরাছেন কিনা? ভর নাই, এখনই তোমার বন্ধনম্ত্রি হিববৈ। বল, তুমি কুবের বম না বর্ণের দ্তে? তুমি কি তাঁহাদেরই নিয়েরে ক্রিরর্পে প্রভহন হইয়া প্রেপ্রবেশ করিয়াছ? না, জয়লাভাথী বিক্ত্র তোমারে পাঠাইয়াছেন? তুমি র্পমাত্রে বানর, কিল্তু তোমার তেজ বানরজ্ঞাতির অন্বর্প নহে। তুমি সত্য বল, এখনই তোমার বন্ধনম্ছি হইবে। মিথ্যা কহিলে নিশ্চয়ই প্রাণদশ্য করিব; বল, তুমি কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ?

তখন হন্মান রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাঞ্ছ আমি ইন্দু, ষম, ও বর্ণের প্রচছপ্রধারী চর নহি, কুবেরের সহিত আমার সখ্যতা নাই, এবং ভগবান বিস্তৃত্ব আমাকে প্রেরণ করেন নাই। আমি বানরজাতি, প্রকৃত বানরই তোমার দেখিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তৃ আমি দেখিলাম, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা নিতানত দৃত্কর, এইজন্য প্রমদবন ভগন করিয়াছি। পরে রাক্ষসগণ যুন্ধার্থী হইয়া আমার নিকট গমন করে, আমিও আত্মরক্ষার্থ প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। ব্রক্ষার বরে দেবাস্বরগণও আমায় অন্ত্রপাশে বন্ধন করিতে পারেন না: কিন্তু ভোমারে দেখিবার প্রভাশায় যেন কন্ধ রহিলাম। পরে রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি মহাবীর রামের দৃত, এক্ষণে আমি তোমার হিতার্থ বাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একপঞ্চাশ সর্গা ॥ রাজন্! আমি কপিরাজ স্থােীবের আদেশক্রমে তােমার নিকট আসিয়াছি। তােমার ভ্রাতা স্থাবি তােমাকে কুশল জিজােসিয়াছেন। তিনি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ তোমার ঐহিক ও পার্রহিক শৃভসঙ্কদেপ তোমাকে যের্প কহিয়াছেন, শ্রবণ কর। অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার নাায় প্রজাগণের প্রতিপালক। রাম তাঁহার প্রিয়তর জ্যেন্টপুরে; তিনি পিতৃনিদেশে প্রাতা লক্ষ্যণ ও ভার্যা জনেকীর সহিত দন্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাম অতি ধার্মিক, তাঁহার পত্নী জনেকী জনস্থানে অনুন্দেশ হন। রাম তাঁহার অন্বেষণ প্রসণ্গে অনুজ্ল লক্ষ্যণের সহিত খ্যমুক্ পর্বতে আগমন করেন এবং কপিরাজ স্ব্গ্রীবের সহিত সমাগত হন। স্ব্গ্রীব জানকীর অন্বেষণ করিয়া দিবেন, রামের নিকট এইর্প প্রতিজ্ঞা করেন এবং রামও তাঁহাকে কপিরাজা অর্পণ করিবেন, এইর্প প্রতিশ্রত হন। পরে তিনি একমার শরে বালীকে বধ করিয়া স্ক্রীবকে বানর ও ভল্লকের আধিপত্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! তুমি মহাবল বালীকে বিলক্ষণ জান, রাম তাঁহাকে এক শরেই সংহার করিয়াছিলেন।

অনুষ্ঠার জানকীর অন্বেরণে ব্যগ্ন হইয়া চতুর্দিকে ব্যনরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। অসংখ্য বানর জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য প্রথিবী ও অন্তরীক্ষে পর্যটন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ বেগে গর্ভের তুল্য এবং কেহ বা বার্র অনুরূপ, উহারা অপ্রতিহতগতি ও মহাবল। আমিও জানকীর জন্য শতবোজন সম্দু লংঘনপূর্বক তোমার দর্শনার্থী হইয়া এই পুরুষ্ট্র আইলাম ৷ আমি বায়ুর উরস পরে. নাম হন্মান। আমি ইতস্ততঃ বিচর্প ক্রিতে করিতে তোমার গ্রেছ জানকীরে দেখিতে পাইলাম। তুমি ধর্মার্থ দিশাঁ, তিলাবলে ধনধানা সংগ্রহ করিয়াছ, স্তরাং পরস্তীকে অবরোধ করিয়া রাখা ক্রিলার উচিত হইতেছে না। যে কার্য ধ্যাবির্থ ও অনিষ্টম্লক, তাদ্বধয়ে ক্রিলার বিশ্বেমান কথনই প্রবৃত্ত হন না। রাজন্! মহাবার রামের অপ্রিয় আছেল ক্রিলার সংখা হইতে পারে গ্রিলোকে এর্প লোকই অপ্রসিধ। দেবাস্রগণ্থ ক্রম ও লক্ষ্মণের ক্রোধনির্মন্ত শরের সম্মুখে তিতিত পারেন না। অতএই তিম এই ত্রিকালহিতকর ধ্যান্গত কথায় আম্থা-বান হও এবং নরবীর রাষ্ট্রক জানকী সমর্পণ কর। আমি এই স্থানে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি, যাঁহার দশনি নিতান্ত দ্র্রেভ, আমি তাঁহাকেই দেখিয়াছি, অতঃপর রাম কার্যাবশেষ সময়ধান করিবেন। জানকী অতিমাত্র শোকাকুল, তিনি যে পণ্ডম্থ ভ্রুজ্প্গীর ন্যায় তোমার গৃহে অবঙ্ধান করিতেছেন তুমি তাহা জানিতেছ না। দেখ, আহারশন্তিবলে বিষাক্ত অল্ল ষেমন জীর্ণ করা যায় না, তদ্রপে তাঁহারে অবরুষ্ধ করিয়া পরিপাক করা, স্বাস্বগণের পক্ষেও সহজ নহে। তুমি তপোবলে দিব্য ঐশ্বর্ষ ও সাদীর্ঘ আয়া, অধিকার করিয়াছ, কিন্তু পরস্বীপরিগ্রহর্প অধর্মে তাহা বিনশ্ট করা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি স্বয়ং স্বাস্বেরও অবধ্য তাম্বিরে ধ্মতি কারণ। কিন্তু কপিরাজ স্থাীব দেব, শক্ষ, ও রাক্ষসও নহেন, তিনি জাতিতে বানর এবং মহাবীর রামও মন্যা, বল, তুমি কির্পে তাঁহাদিগের হইতে আত্মরক্ষা করিবে। সূখ ধর্মের ফল, তাহা অধর্মফল দঃখের সহিত ভোগ করা নিতান্ত দুম্কর এবং পূর্বকৃত ধর্ম পরবতী অধর্মকেও কদাচ বিলম্পত করিতে পারে না। রাজন্! ভূমি ইতিপূর্বে যথেন্ট স্থভোগ করিয়াছ, এক্ষণে শীঘ্রই তোমাকে বিলক্ষণ দ<sub>্বং</sub>খ অন্ভব করিতে হইবে। জনস্থানে বহুসংখ্য রাক্ষস বিন্দুট হইয়াছে, মহাবীর বালী রণশায়ী হইয়াছেন এবং রামও স্থাতিবর সহিত সখাতা স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার পক্ষে কি শ্রেয় হইতে পারে, তুমিই ভাহা চিন্তা কর। দেখ, আমি একাকী হস্ত্যুস্ব প্রভৃতি সমস্ত উপকরণের সহিত লব্কাপ্রেরী ছারখার করিতে পারি, কিন্তু রাম

এই কার্যে আমায় অনুজ্ঞা দেন নাই। তিনি স্বয়ংই তাঁহার ভার্যাপহারক শন্তকে বিনাশ করিবেন বানর ভল্লকেগণের সমক্ষে এইর্প প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ! তুমি ত সামান্য ব্যক্তি, সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামের অপ্রির আচরণপূর্বক সুখী হইতে পারেন না। তুমি যাহাকে জানকী বলিয়া জান, যিনি তোমার আলয়ে অবর্ন্থ হইয়া আছেন, তিনি স্বয়ং লক্কানাশিনী কালরজনী, তুমি সেই সীতার পী মৃত্যপাশ স্কুন্ধে সংলগ্ন করিয়া রাখিও না ; কিসে আপনার মঞ্চল হয় এক্ষণে ভাহাই চিন্তা কর। অভঃপর এই লংকা জানকীর তেজ ও রামের ক্রোধে নিশ্চয়ই দৃশ্ধ হইবে। তুমি আপনার পরেকলর মন্ত্রী মিত্র ও প্রভাত ধন-সম্পদ স্বদোৰে উচ্ছিল্ল করিও না। আমি জাতিতে বানর, রামের দ্তে এবং রামের কিংকর, সভাই কহিতেছি, তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। মহাবীর রাম চরাচর জগুং সংহার করিয়া প্রনর্বার স্থান্টি করিতে পারেন। তাঁহার বলবীর্য বিষ্ট্যর তুল্য : সাুরাসার, মনাুষ্য, বক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, মৃগ্, সিম্ধ, কিন্নর ও পক্ষীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে তাঁহার প্রতিত্বন্দরী হইতে পারে। সেই <u> হিলোকীনাথ রাজাধিরাজের অপকার করিরা প্রাণ রক্ষা করা, তোমার পক্ষে</u> সুকৃঠিন হইবে। তাঁহার সহিত যুল্ধ করিয়া উঠে, বিন্ধগতে এমন কেহ নাই, শ্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মা, ব্রিপা্রান্ডক রাল এবং দেবৃশ্বিষ্ঠ ইন্দ্রও তাঁহার শ্রমাথে তিষ্ঠিতে পারেন না।

নিশক্ষাশ দর্গ ॥ তথন রাক্ষসরাজ রাজ্য ক্রান্মানের এই সগর্ব বাক্ষে বারপরনাই জোধাবিন্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র ক্রিমারাগ বিস্তারপূর্বক বিষ্ণিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাং ঘাতকুপ্তিক উ'হার প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা দিলেন। হন্মান দোতো নিযুক্ত, তৎকালে বিজ্ঞানিকট হইয়াছেন, দ্তেবধও আসম, তিনি ইহা ব্যিতে পারিয়া স্থিরভাবে ইতিকর্তব্য চিন্তা করিলেন এবং প্জ্য অগ্রজকে সান্ধ্বাদপূর্বক হিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি ক্ষান্ত হউন এবং প্রায়মনে আমার কথায় কর্পণাত কর্ন। যে-সকল মহাপাল কার্বের গোরব ও লাষ্ব ব্যিতে পারেন দ্তেবধে তাঁহাদের কদাচই প্রবৃত্তি জন্মে না। এই কার্য ধর্মাবির্দ্ধ ও ব্যবহার্বিশ্বিদ্ধ, স্ত্রাং ইহা কিছ্তেই আপনার সম্চিত হইতেছে না। আপনি রাজনীতিনিপ্র ধর্মানিন্ট ও বিচক্ষণ; বাদ ভবাদ্শ লোকও জেধের বশীভ্ত হন, তাহা হইলে শান্ধ্যাণিততার সমন্ত শ্রমই পশ্ত হইরা যায়। একণে আপনি প্রস্ত্র হউন এবং ন্যায়ান্যায় সমাক্ বিচার কর্ন।

তখন রাবণ বিভাষণের বাকো ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, বার ! প্যাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে বধ করিলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শে না। অন্তএব আমি এই রাজ-বিদ্রোহী বানরকে এখনই বিনাশ করিব।

তখন ধীমান বিভীষণ রাবণের এই অসংগত কথা প্রবণ করিয়া, তত্ত্বোপদেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার ধর্মার্থ পূর্ণ বাক্যে কর্পাত কর্ন। সাধ্য ব্যক্তিরা কহেন যে, যে দ্ত প্রভ্রে নিয়োগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে বধ করিতে নাই। সত্য বটে, এই শন্ত্য বিলক্ষণ প্রবল এবং ইহা দ্বারা যথেন্টই অনিন্দ হইয়াছে, কিন্তু দ্তবধে কেইই অন্মোদন করিবে না। অংগের বৈরুপা সম্পাদন, ক্যাভিঘাত ও মুক্তন এই সমুস্ত দক্তের

একটি বা সমগ্রই হউক, দ্ভের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাণদন্ড করা আমরা কখনই শ্রনি নাই। আপনি ধর্মদশী, কার্য ও অকার্য সম্যক্ ব্রিকতে পারেন, স্তরাং ভবাদ্শ লোকের পক্ষে ক্লোথ নিতান্ত দ্রুণীয় সন্দেহ নাই ; বাঁহারা স্ববিজ্ঞ তাঁহারা ক্রোধকে কলাচই প্রশ্রর দেন না। কি ধর্মবিচার, কি লোক-ব্যবহার, কি শাস্ত্রবোধ এই সমস্ত বিষয়ে কেহুই <mark>আপন্যর</mark> সদৃশ নহে, স্রাস্ত্রের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। একণে এই বানরকে বধ করিলে আপনার কোনও ফল দশিবে না, যে ইহাকে নিয়োগ করিয়াছে তাহাকেই দশ্ড করা কর্তব্য হইতেছে। দেখন, এই বানর অনোর প্রেরিভ, অন্যের কথা লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি পরাধীন, স্কুতরাং ইহাকে বধ করা স্কুগত নহে। আপনি যদি ইহাকে সংহার করেন তাহা হইলে এই লব্ফাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আর কাহাকেই দেখিতেছি না; স্ভরাং ইহাকে বধ করিবেন না। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে নিম্বে কর্ন, তাহাতে আপনার বি**লক্ষ**ণ পোর্বে প্রকাশ পাইবে। আরও সেই দ্বই মন্ব্যজাতীয় রাজপুত্র দুর্বিনীত ও আপনার বিরোধী, এই বানর বিনন্ধ , হইলে তাহাদিগকে গিয়া যুন্ধে উদ্যত করিয়া দেয় এরূপ আর কাহাকেই দেখি না। একণে রাক্ষসগণ বীরত্ব প্রদর্শনে উৎসকে হইরা আছে, আপনি ব্যন্থের ব্যাঘাত দিয়া তাহাদিগকে ক্ষুত্র করিবেন না। উহারা আপুর্বস্থিত দেউত ভূত্য, নিরন্তর আপনার হিতচিন্তা করিয়া থাকে; তাহারা সন্দ্রতীয়ে ও বারগণের অগ্রগণ্য। ঐ সমন্ত রুষ্টপ্রকৃতি বার সত্ত্বে জয়প্রী অবৃণ্যাই আপনার হইবে। একণে আদেশ কর্ন, উহাদিগের কিরদংশ নিগত হইয়ে তি সেই দুই মুর্খ রাজপ্রকে বন্ধন করিয়া আনুক। মহারাজ! শত্রকে ক্রমন প্রদর্শন করা সর্বতোভাবেই কর্তবা হইতেছে।

তিপশাশ লগ ॥ তথন দ্বিকণ্ঠ রাবণ বিভাষণের এই হিতকর কথা শ্রবণপ্রেক কহিতে লাগিলেন, বার! তুমি যথার্থাই কহিতেছ, দ্তকে বধ করা নিতাশত দ্বলীয়। কিন্তু এই দ্দেটর কোনর্প নিগ্রহ করা আবশ্যক হইতেছে। দেখ, বানরজাতির লাগালেই প্রিয়ভ্বেশ, অতএব ইহার লাগালে শীঘ্রই দেখ করিরা দেও। এই দ্বেভি দেখ লাগালে লইয়া প্রস্থান করিলে, ইহার বন্ধ্বাশ্বব ইহাকে দানদাশাপন্ন ও বিকলাগা দেখিবে। রাবণ হন্মানের এইর্প দন্ড নির্দেশপ্রেক রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এই বানরের প্রেছে শাঘ্র অশ্বি প্রদৌত করিয়া দেও এবং ইহাকে শক্ষেধ্ব লইয়া সমন্ত প্রপ্রাক্ষণ পর্যান কর।

তথন রোষকর্বশ রাক্ষসেরা রাবণের আদেশমার জীর্ণ কার্পাসবন্দ্র শ্বারা হন্মানের প্রছ বেন্টন করিতে লাগিল। ইতাবসরে জীন্ন বেমন অরণ্যে শৃত্বক কান্টসংযোগে বার্ধত হয়, সেইর্প হন্মানের দেহ বার্ধত হয়য় উঠিল। পরে রাক্ষসেরা উহার প্রচছ তৈলসেক করিয়া অন্দি প্রদান করিল। হন্মান রোষাবিন্ট হয়য় ঐ প্রদীশত পর্চছ শ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরাও সমবেত হয়য় উহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। তৎকালে লন্কাপ্রীর আবাল-বৃন্ধ-বনিতা এই ব্যাপার দেশনে বারপরনাই উৎফাল্ল হয়য়া উঠিল। তথন হন্মান ভাবিলেন, যদিও আমি এইর্পে নিবন্ধ হয়য়াছি, তথাচ রাক্ষসগণ আমার বিক্রম কিছ্তেই সহ্য করিতে পারিবে না। আমি শীয়্রই এই বন্ধনরক্জ্ব ছিল্লভিল্ল করিয়া ইয়্লিগকে বিনাশ করিব। এই দ্রোগ্রারা রাবণের আদেশে আমাকে বন্ধন

করিয়াছে বটে, কিল্ডু আমি রামের শত্তান্দেশে লড্কার যেরূপ অনিষ্ট সাধন করিলাম, ইহারা আমাকে তদনুরূপ কিছুমাত প্রতিফল দিতে পারিল না। বলিতে কি, আমি একাকী এই রাক্ষসগণকে সংহার করিতে পারি, কিন্তু রাম স্বয়ং আসিয়া ইহাদিগের বধ করিবেন, সত্রেরাং কির<del>ংক্</del>রের জন্য আমায় এই বন্ধন সহ্য করিতে হইল। অতঃপর রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া লগ্কা প্রদক্ষিণ কর্ক। আমি রাগ্রিকালে ইহার দুর্গম স্থান দেখি নাই, এই প্রসঙ্গে তাহাও দেখিয়া লইব। এক্ষণে রাক্ষসেরা আমাকে বন্ধন করুক, ইহারা আমার প্রচছ দৃশ্ব করিয়া বন্দ্রণা দিতেছে সত্য, কিন্তু ইহাতে আমার মন কিছুমাত ক্রান্ত হয় নাই।

অনন্তর রাক্ষ্যেরা হন্মানকে গ্রহণপূর্বক হান্টমনে চলিল এবং শৃথ্য ও ভেরী বাদনপূর্বক সর্বত বিদ্রোহীর দশ্ভবার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। হনুমান পরম সংখে রাক্ষসপন্তে আরোহণপর্বক বিচিন্ত বিমান, ব্তিবেন্টিড ভ্বিভাগ, সূর্বিভন্ত চম্বর প্রাসাদমধ্যস্থ রখ্যা, উপর্থ্যা, ও চতুম্পথসকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাক্ষসগণও রাজমার্গের সর্বন্ন উত্থাকে গাটে চর বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিক্তাকার রাক্ষসীরা দেবী জানকীর নিকট গিয়া কহিল, জানকি!

তুমি যে রন্তম্থ বাদরের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলে রাক্ষসগণ তাহার প্রেছ
আন্দর প্রদান করিয়াছে এবং তাহাকে লইয়া রাজপুর্গ্রেই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।
তখন জানকী এই অপ্রীতিকর সংবাদে অভিসাধ কাতর হইলেন এবং সামহিত জালকত হাতাশনকে পবিশ্ব মনে উপাসনা করিয়া কহিলেন, দেব! বদি আমি
পতিসেবা করিয়া থাকি, বদি আমি তপ্লিমা অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং বদি আমার কিছুমার পাতিরত্য ধর্ম স্পৃত্তিকৈ, তবে তাহার প্রভাবে তুমি হনুমানের অধ্যে শীতস্পর্য হও।

অন্তর জ্বালাকরাল হুজেন দক্ষিণাবর্ত শিখার জ্বলিতে লাগিলেন। প্লছাণ্নদীপক বায়, তুষার্ব্যতিক ও স্বাস্থাকর হইয়া বহিতে প্রব্ত হইলেন: তখন হনুমান মনে করিলেন, আমার প্রচেছ অণিন প্রদীশ্ত ইইয়াছে, কিন্তু ইহা ম্বারা কেন আমার দেহদাহ হইতেছে না। এই অণ্নির শিখা অতিমান্ন প্রদীপত, কিন্ত ইহা স্বারা কেন আমার কিছুমার কণ্ট হইতেছে না। প্রেছাগ্রে অণিনস্পর্ণ শিশিরবং শীতল বোধ হইল, ইহার কারণ কি? অথবা ইহা বে রামের প্রভাব, তাহা সক্রেণ্টই বোধ হইতেছে। আমি যখন সমন্ত লখ্যন করি, তখন তাঁহার প্রভাবেই তন্মধ্যে গিরিবর মৈনাককে দর্শন করিয়াছিলাম। বদি রামের জন্য সমূদ্র ও মৈনাক তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে অণ্নি বে শীতস্পর্শে প্রদীণ্ড হইবেন তাহা নিতাল্ড বিক্ষায়ের বিষয় নহে। ষাহাই হউক, জানকীয় বাংসলা, রামের তেন্স এবং আমার পিতা পবনের সহিত সখ্যতা এই কয়েকটি কারণে এক্ষণে অণ্নি আমায় দৃশ্ব করিতেছেন না।

হন,মান প্রনর্বার মনে করিলেন, কি, নীচ রাক্ষদেরা মাদৃশ ব্যক্তিকেও বন্ধন করিল! এক্ষণে বদি আমার বীরত্ব থাকে তবে ইহার সম্চিত প্রতিফল দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি এইর প সন্কল্প করিয়া ডংক্ষণাং কন্ধনরক্ত; ছিল্লভিল্ল করিলেন এবং মহাবেগে এক লম্ফ প্রদানপূর্বক ঘোর রবে সমুস্ত প্রতিধর্নিত করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর শৈলশ্ভাবং অভাচ্চ প্রেন্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে রাক্ষসগণের কিছুমার জনতা নাই। তিনি তথায় উত্তবির্ণ হইয়া **ক্ষণকালমধ্যে দেহসংকোচ করিলেন। তাঁহা**র বন্ধনরন্জার অবশেষ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বতই উন্মন্ত হইয়া গেল। তিনি প্নের্বার দীর্ঘাকার হইলেন এবং ইতদ্ততঃ দ্যিষ্টপ্রসারণপ্রেক তোরণসংলগন এক প্রকাণ্ড অর্গাল দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ লোহময় অর্গাল গ্রহণপ্রেক ঐ সমস্ত রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন। তাঁহার লাংগালে প্রদীশ্ত, তিনি ঐ জনলন্ত অগ্নিপ্রভাবে প্রচণ্ড স্থের ন্যায় দ্নিরিশিষ্য হইয়া উঠিলেন এবং বারংবার লাক্ষাপ্রেমী দর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুঃপণ্ডাশ সর্গা ॥ তখন হন্মানের উৎসাহ বিলক্ষণ প্রদীশত হইয়ছে, তিনি ভাবিলেন, এক্ষণে আমার কার্যের কি অবশেষ আছে, আমি আর কির্পে রাক্ষসগণকে অধিকতর পরিভণ্ড করিব। প্রমদবন ভণ্ন করিয়াছি, রাক্ষস-বীরগণকে বিনাশ করিয়াছি, সৈন্যের কিরদংশও নিঃশোষত করিসাম, এক্ষণে দ্বগবিনাশ অবশিষ্ট; এই কার্যাট সমাধা করিলেই আমার বাবতীর প্রয়াস সফস হয়। আমি সম্দুদ্র লগ্যন প্রভৃতি যা কিছ্ করিলাম, আর অলপ প্রয়েরই তাহা স্ক্রিশ হয়। আমার প্রভৃত্বে জাগন প্রদীশত হইতেছে, এক্ষণে ঐ সমস্ত গৃহ দশ্ধ করিয়া ইহার সম্তর্গণ করিব।

তখন হন্মান লপ্কার গ্রেপার বিচরণ আরু করিলেন। তিনি নির্ভয়ে তখন হন্মান লক্ষার স্হোপার বিচরণ আরক্ষ কারলেন। তোন নিড রে দ্ভিট প্রসারণপ্র ক গৃহ হইতে গ্রে উলান ও প্রমিষ্ট বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে বায়্বেগে মহাবীর প্রহল্ডের গ্রে লক্ষ্য প্রদানপ্র ক তাহাতে আফ্র প্রদান করিলেন। উহার অদ্রে মহাবীর ক্ষ্মপাশ্বের গৃহ, হন্মান তদ্পরি লক্ষ্য প্রদান করিলেন। গৃহ প্রলারবিহ্ন কর্মার জ্বলিতে লাগিল। পরে বক্রদংখ্র, শৃক্, সারণ, ইল্টাজং, জন্ব্মালী, বিশ্বক্ত, স্ব্লার, হুল্বকর্ণ, দংশ্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত, মত, ধ্রজগ্রীর, বিদ্ধোলিক্ষর, হোর, হল্তিম্প, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, ক্ষতেরণ, মকরাক্ষ, ন্যুদ্ধিক, কুল্ভ, নিকুল্ভ, বজ্ঞশন্ত্র, ও ব্রহ্মণন্ত্র, অন্ত্রমে এই সমল্ভ রাক্ষনের গৃহ আফ্র ক্রমণ্ড সক্রের্ ক্রমণ্ড সক্রের্ ক্রমণ্ড সক্রের্ড ক্রমণ্ড ক্রমণ পরিত্যাগপ্র ক জমশঃ সকলেরই গৃহ দৃশ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীর রাক্ষসের গ্হ বহুব্যয়ে নিমিতি, তংসম্দয় বিপ্লে সম্পদের সহিত ভস্মীভ্ত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ হন্মান রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত হইলেন। উহা রছখচিত, মধ্যালদ্রবাসন্তিজত ও মের্মন্দরবং উচ্চ : হন্মান তদ্পরি প্রচছাগ্রলগন প্রদীপ্ত আপন প্রদানপূর্বক প্রলয়জলদের ন্যায় গব্ধন করিতে লাগিলেন। হুতাশন প্রবল বায়,বেগে প্রদীণত হইয়া চতুর্দিকে সঞাবিত হইয়া উঠিল: তম্দুদেট বোধ হইল যেন, যুগান্তকালের আঁণন সমুষ্ঠ দৃশ্ব করিতেছে। তথন মুক্তামণিজড়িত স্বর্ণ-জালশোভিত প্রকান্ড প্রকান্ড গৃহ ভান হইয়া পড়িতে লাগিল : বোধ হইল ষেন, পা্ব্যক্ষয়ে সিম্বল্পের আবাস গগনতল হইতে পরিদ্রন্ট হইতেছে। চতুদিকৈ তুম,ল আর্তানাদ, রাক্ষ্যেরা স্ব-স্ব গ্রুরক্ষায় ভ্রেনাংসাহ হইরা ধনসম্পদ পরিত্যাগ প্রবিক ধাবমান হইতে লাগিল। অনেকে কহিল, হা! বুঝি, অফিনই বানরর্পে আগমন করিয়াছেন: রমণীরা দুম্ধপোষ্য শিশ্বগণকে কক্ষে লইয়া জলধারাকুল লোচনে জনলন্ত অণিনমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিখাজালবেণ্টিত, বাস্ততায় কাহারও কেশপাশ স্থালিত হইয়াছে। উহারা পতন-কালে মেঘনিম ক্তি বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রতিগ্রে প্রচার হীরক, প্রবাল ইন্দ্রনীলমণি, মৃক্তা ও স্বর্ণ তৎসমুদ্র অণ্নিসংযোগে দুবীভ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। যেমন অণিন তৃণকাষ্ঠ দণ্ধ করিয়া তৃণ্ত হন না তংকালে সেইর প দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



রাক্ষসিবনাশে হন্মানের কিছুমান্ত তিতি লাভ হইল না। রাক্ষসগণের দশ্ধ দেহে লংকার ড্বিভাগ পরিপূর্ণ হইকা সলে। মহাবীর হন্মান নিপ্রদাহে প্রবৃত্ত ভগবান রুদ্রের ন্যায় লংকাদাহে তিকার্য হইলেন। অণিন লংকার আধারভ্তে নিক্ট পর্বতের দিখরে উত্থিত ইয়া, দিখাজাল বিশ্তারপূর্বক ভীমবলে জনলিতে লাগিল। উহার জনলাসকল গগনস্পার্শ ও ধ্মশ্না; উহা কোটি স্বের ন্যায় উল্জ্বল হইয়া লংকাপ্রনী বেণ্টন করিল এবং বক্সবং কঠোর ঘোর চটচটা শব্দে যেন রক্ষাণ্ডকে বিদীর্গ করিতে লাগিল। উহার প্রভা বিলক্ষণ রুক্ষ এবং শিখা কিংশ্বেক প্রপ্রং রন্তবর্ণ; উহা হইতে ধ্মজাল বিভিন্ন ইয়া নীল মেঘাকারে পরিণত হইল এবং আকুলভাবে গগনতলে প্রসারিত হইতে লাগিল। তংকালে রাক্ষসেরা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, এই বানর ক্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্র হইবে, অথবা যম, বর্ণ, বায়্ব, ম্ব্র, কুবের বা কিন্দ্র হইবে। বাম হয়, রন্তবের নেন্তাণন প্রচহরর্পে এই স্থানে আসিয়ছে। কিন্দ্র বিভামহ রক্ষার জোধ রাক্ষসকুল নির্মূল করিবার জন্য বানর্ম্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। অথবা অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্ত একমান্ত বৈষ্ণব তেজ মান্নাবলে প্রাদ্বত্ হইয়া থাকিবে।

লংকাপ্রী ক্রমশঃ হস্তাশ্ব রথ বৃক্ষ ও পক্ষীর সহিত দাধ হইরা গেল; চতুদিকে তুম্ল রোদনধর্নি উথিত হইল; হা পিতঃ! হা প্রে! হা স্বামিন্! হা জাবিতেশ্বর! সন্ধিত প্রা বিনন্ধ হইল, কেবল এই বলিয়াই সকলে ভীতমনে চীংকার করিতে লাগিল। লংকা হন্মানের ক্রোধে শাপগ্রস্তবং নিরীক্ষিত হইল। রাক্ষসগণ ভীত বাস্তসমস্ত ও বিষয়, ইত্সত্তঃ অগিনশিখা জ্বলিতেছে: লংকা

ম্বন্ধার জোধদশ্ধ প্থিবীর ন্যায় নিতালত শোচনীয় হইল। মহাবীর হন্মান বৃক্ষ-সম্পুল বন ভগ্ন করিয়া যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন। পরে লংকাপ্রীতে অগিনপ্রদানপ্রকি মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অনশ্তর দেবগণ মহাবীর হন্মানের স্কৃতিবাদ আরশ্ভ করিলেন। মহিষি, গান্ধর্ব, বিদ্যাধর, ও উরগেরা এই ব্যাপারে যারপরনাই প্রতি ও প্রসন্ন হইলেন। তখন হন্মান এক প্রাসাদশিখরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার স্দৃদীর্ঘ লাজালে প্রদীপত হইতেছে; তিনি উহার প্রভাবে স্বের্ম ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং স্বকার্য সাধনপূর্বক লাজালের অগ্নি সম্দুদ্ধলে নির্বাণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ স্বর্গ ॥ অনন্তর হন্মান অভান্ত চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মনে যংপরোনাস্তি ভয় ছবিমল। তিনি মনে করিলেন, আমি লগ্কা দণ্ধ করিয়া কি কুকার্যই করিলাম। যেমন জলসেক স্বারা প্রদীশ্ত অণ্নিকে নির্বাণ করা যায়, তদুপ ফাঁহারা উদ্ভিত্ত ক্রোধকে ব্রন্থিবলে নিবাণ করিতে পারেন, তাঁহারাই তদ্প থাহারা ডাদ্রক ক্রোথকে ব্লেখবলে নিবাৰ কারতে পারেন, তাহারাহ ধন্য। ক্রোধার পাপভর নাই; সে গ্রুলোককে স্বাহার করিতে পারে এবং কঠোর বাক্যে সাধ্রগণকেও ভংগনা করিতে পারে ক্রেমার করিতে পারে এবং কঠোর বাক্যে সাধ্রগককেও ভংগনা করিতে পারে ক্রাথ উপস্থিত হইলে বাচ্যাবাচ্য কিছুমার বোধ থাকে না। রুক্ট বিশ্বির অকার্য কিছুই নাই। সপ্রিমন জীর্ণ হক ত্যাগ করে, সেইর্প হিক্তি ক্যা ব্যায় উদ্ভিক্ত ক্রোধকে দ্রে করেন, তিনিই প্রের্ব। এক্ষণে আমি ভালিকীর বিপদ না ভাবিয়া লংকা দক্ষ করিলাম, আমি স্বামিঘাতক ও প্রিমেটির, আমাকে ধিক্! আমি নির্বোধ ও নির্বাহন কর্মার ক্রিকে স্বামি অকানত প্রভার কার্যক্রিত করিলাম। যে জন্য এতদ্রে যত্ন ও ক্রেমার ক্রিকে প্রাক্রিয়া হানকীরে ক্রমার ক্রিকে প্রাক্রিয়া ক্রানকীরে ক্রমা ক্রিকে প্রাক্রিয়া না লংকা দক্ষ ক্রয় ত নিংসলেতে প্রাকিয়া জ্বানকীরে ক্লফা ক্রিরতে পারিলাম না। লণ্কা দণ্ধ করা ত নিঃসন্দেহে সামান্য কার্য কিন্তু আমি যে উন্দেশে আসিয়াছি, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারই মুলোচেছদ করিলাম। হা! জানকী নিশ্চরই নাই। লণ্কা এককালে ভস্মসাৎ হইয়াছে, ইহাতে দৃশ্ব হইতে অবশিষ্ট আছে এমন স্থানই দেখিতেছি না। হা! আমার বৃশ্বিদোষে প্রভার কার্যক্ষাত হইল। একণে আমি অন্দিপ্রবেশ করিব, না সমন্ত্রে নিমণন হইয়া নক্তকুম্ভীরগণকে দেহ অপণি করিব। আমি ত কার্যের সর্বস্ব নাশ করিলাম, সন্তরাং আর কোন্ মনুখে গিরা স্থাবি এবং রাম লক্ষ্যুণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বানর যে নিতান্ত চপল, ত্রিলোকে ইহা বিলক্ষণ প্রসিম্ধ আছে, এক্ষণে আমি ক্লোখদোষে সেই জাতিস্বভাবই প্রদর্শন করিলাম। রাজসিক ভাবে ধিক, উহা চপলতাজনক ও কার্যনাশক, আমি সর্বাংশে স্পেট্ হইয়াও কেবল রজোগ্রণম্লক ক্রোধে জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। হা! জানকীর অভাবে রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ প্রাণে বাঁচিবেন না। ঐ দুই মহাবাঁর বিনণ্ট হইলে স্ত্রীব সবান্ধবে দেহপাত করিবেন। পরে ভ্রাতৃবংসল ভরত এবং বীর শন্তব্ব জ্যোষ্ঠের এই দ্বঃসংবাদে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। এইরূপে ইক্ষ্বাকুকুল ক্ষয় হইলে প্রজারা শোক-সন্তাপে অতিমাত্র কন্ট পাইবে। আমি অত্যন্ত দ্বভাগ্য ও অধার্মিক। আমিই ক্লোধদোষে এই ভীষণ লোকক্ষয় করিলাম।

হন্মান এইর্প চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রেপ্ট শ্ভ লক্ষণ তাঁহার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ মনোমধ্যে উদিত হইল। তখন তিনি প্নের্বার ভাবিলেন, মেই সর্বাণ্যসম্পরী জানকী দ্বতেজে রক্ষিত হইতেছেন, তিনি কখনই বিনণ্ট হইবেন না; আগনকে দাহ করা আগনর পক্ষে অসম্ভব। জানকী ধর্মপরায়ণ রামের পত্নী, তিনি আপনার চরিত্রে রক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাকে দশ্য করা আগনর পক্ষে অসম্ভব। আগনর দাহিকা শক্তি আছে সতা, কিন্তু জানকীর প্রণাবল এবং রামের প্রভাবে তিনি আমাকে দশ্য করেন নাই। কিন্তু বিনি ভরত প্রভৃতি রাজকুমারের আরাধ্য দেবতা, যিনি মহাত্মা রামের মনোমতা পত্নী, কেন তিনি বিনন্ট হইবেন। অবিনশ্বর আগন সম্মত ভঙ্গ্মীভ্ত করিতে পারেন কিন্তু বিনি আমার প্রচ্ছ দশ্য করেন নাই, কেন তিনি সীতাকে বিনন্ট করিবেন!

পরে হন্মান সম্দুমধ্যে মৈনাকদর্শন বিক্ষয়ভরে ক্ষরণপূর্বক মনে করিলেন, জানকী তপস্যা, সত্য বাকা, ও পাতিরত্যে অন্নিকে দণ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু অন্নি কদাচই তাঁহাকে ক্পশ করিতে পারিবেন না।

হন্মান এইর্পে জানকীর ধর্মনিন্ঠার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, ইতাবসরে চারণগণ কহিতে লাগিলেন, এই মহাবীর রাক্ষসগণের গৃহ তার অন্নিতে ভুমাভিত করিয়া কি ভাষণ কার্যই করিলেন। লংকা হইতে রাক্ষসপ্রা পলায়ন করিয়াছেন, স্মা বালক বৃন্ধ সকলেই ব্যাকৃল, চত্দিক্তি ভুমাল কোলাহল, বোধ হয়, যেন লংকাপ্রী দ্বেখালেক রোগন করিতেছে সকলত আশ্চর্য! এই প্রবী এক কালে ভুসমাভিতে হইল তথাচ জানকী দ্বি হন নাই।

তখন হন্মান এই অম্তত্সা বাক্য সংখ্যাত অতিমাত হৃত হইলেন, তিনি বিশ্বাস্য নিমিত ও ঋষিবাক্যে জানকী ক্ষুত্তিত আছেন ব্ৰিয়া, প্নৰ্বাত্ত গিংশপা-মূলে যাইতে লাগিলেন।

**ষট্পথাশ লগ**ি। অনশ্তর মঁহাবীর হন্মান লিংশপাম্লে উপস্থিত হইরা দেখিলেন, জানকী তথার উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদনপ্রিক কহিলেন, দেবি! আমি ভাগ্যলুমেই তোমাকে নিরাপদ দেখিতে পাইলাম।

তখন জানকী হন্দানের প্রতি ঘন ঘন দ্ভিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রন্থানে উদ্যত দেখিয়া সন্দেহে কহিলেন, বংস! বদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তুমি একদিনের জনাও এই ন্থানে থাক। তুমি কোন গা্নত প্রদেশে বিশ্রাম করিয়া না হয় পরদিন প্রন্থান করিও। তোমাকে দেখিলে এই মদদভাগিনীর দ্রসহ লোক কিয়ংক্তণের জনাও দ্র ইইবে। তুমি প্রন্রায় আসিবার উদ্দেশে প্রন্থান করিতেছ সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে নিন্দর আমার প্রাণসভকট উপন্থিত হইবে। আমার মন অতান্ত বিরস্ত, আমি দ্রধের পর দ্রংথ সহিতেছি, একণে তোমার অদর্শনে আরও বন্ধানা পাইব। বার! আমার একটি বিষয়ে বিলক্ষণ সদ্দেহ হইতেছে; দেখ, মহাবল স্থাবিরে বহ্সংখ্য বানর ও ডল্জাক সহায় আছে বটে, কিন্তু তিনি কির্পে সমৈনের রাম লক্ষ্যণের সহিত অপার সম্দ্র উল্লেখন করিবেন। তুমি, বায়্ ও বিহলপ্রাক্ত গর্ড ডিয় এই বিবরে আর কাহাকেই সমর্থ দেখিতেছি না। তুমি সকল কাবেই স্পেট্, এক্ষণে এই জটিল বিষয় কির্পে স্সন্পল্ম হইবে। তোমার পোর্য্য সর্বাংশে প্রশংসনীয়, তুমি একাকী অক্সেশে এই কার্য সম্পান করিতে পার, কিন্তু রাম যদি স্বয়ং আসিস্ত

আমাকে উন্ধার করেন তবেই তাঁহার বীরত্তের সম্বচিত হইবে। বংস! অধিক কি, এক্ষণে তুমি এই জন্যই তাঁহাকে উদ্যোগী করিও।

তথন হন্মান জানকীর এই স্মৃত্যত কথা প্রবণপর্থক কহিলেন, দেবি! মহবেরি স্থাীব বানর ও ভল্লাক্সপ্রের অধিপতি। তিনি তোমাকে উন্ধার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিরাছেন। এক্ষণে তিনি অসংখ্য বানরের সহিত শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং সেই নরপ্রবীর রাম ও লক্ষ্মণও শরীনকরে এই লক্ষ্মান্থরি ছারখার করিবেন। দেবি! ব্যাকুল হইও না, রাম রাক্ষসকুল নির্মান্ত করিয়া অচিরাং তোমাকে উন্ধার করিবেন। এক্ষণে তুমি আন্বন্ত হও এবং সময় প্রতীক্ষা কর। রাবণ শীঘ্রই সবংশে ধরংস হইবে। রাম বানরসৈন্যের সহিত অনতিকালন্মধ্যে আসিবেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া তোমার শোক অপ্রনীত করিবেন।

হন্মান জানকীরে এইরূপ আন্বাস প্রদানপূর্বক প্রতিগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ডিনি রাক্ষসবধ, স্বনামকীর্ডনি, বলপ্রদর্শনি, লংকাদাহ, রাবণকে বণ্ডনা, জানকীরে প্রবোধদান ও অভিবাদনপূর্বক স্থাবিসন্দর্শনার্থে প্রস্থান করিলেন। লংকার উপালেত অরিষ্ট পর্বত, তিনি সমূদ লংঘন করিবার অভিপ্রারে ঐ পর্বতে উত্থান করিলেন। উহার নিদেন নীল বনপ্রেণী এবং উধের্ব গাঢ় মেঘ, তন্মারা বোধ হয় যেন, উহা বন্দ্রে অবগ্রন্থিত হইরা আছে। উহার প্রত্যু স্বেকিরণ, যেন উহা তন্দ্রারা প্রবেধিত হইতেছে। উহার চতুদিকে গ্রেইসকল উভ্জীন, স্বয়ং পর্বত যেন নের উদ্মীলন করিতেছে। উহার ইতুস্ছতি নির্বারের গশ্ভীর শব্দ, উহা যেন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ পর্যতের নির্বারে অত্যুক্ত দেবদার, বৃক্ষ, তন্ধারা বোধ হয় যেন উহা উধ্বাহ্ব হইয়া স্কুডার্মান আছে। স্থানে স্থানে শারদীর সশ্তপর্ণের নিবিড় বন, তংসমাদুর সোন্দোলিত হওরাতে যেন উহা কম্পিত হইতেছে। স্থানে স্থানে ক্রিক্রংশ, তস্মধ্যে বার প্রবেশ করাতে যেন উহ। মধ্রে শব্দ করিতেছে। ক্রেঞ্জি ঘোর অজগর, তংসমাদর গর্জন করাতে যেন উহা রোষভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস থে সিতেছে। গহরুরসকল নীহারজালে আচ্ছন, যেন উহা ধ্যানে নিমণন আছে। নিদেন মেঘখণ্ডতুল্য গণ্ডশৈল, বেন উহঃ গমনে প্রবৃষ্ট হইয়াছে এবং শিখরসকল মেঘে আব্ত, বেন উহা জ্ম্ভাত্যাগ করিতেছে। ঐ অরিণ্ট পর্বত দাল তাল ও বংশ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে পরিপ্রেণ ; উহার ইতদ্ভতঃ কুস্মিত লতা, সর্বত ম্লোরা বিচরণ করিতেছে, চতুদিকৈ গৈরিক ধাতুদ্রব, নিঝারসকল মহাবেগে নিপতিত হাইতেছে, সর্বান্ন প্রভরস্ত্রণ, স্থানে স্থানে মহর্ষি যক্ষ গণ্ধর্য কিমর ও উরগগণ বাস করিরা আছেন। কোন প্রদেশ বৃক্ষ-লতায় নিতাত নিবিড় সিংহেরা গ্রহামধ্যে শ্রান রহিয়াছে এবং ব্যাছগণ সঞ্জরণ করিতেছে। মহাবীর হন্মান সম্বর ইইয়া মহাহর্বে ঐ পর্বতে আরোহণপূর্বক ছোর উরগপূর্ণ মহাসমন্ত সন্দর্শন করিলেন। তথন পর্বতন্থ শিলাখন্ডসকল তাঁহার পদভরে চূর্ণ হইরা সশব্দে পড়িতে লাগিল। ছনুমানও সমুদ্রের দক্ষিণ হইতে উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দেহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

তখন ঐ গিরিবর অরিণ্ট হন্মানের পদভরে নিতান্ত নিপাঁড়িত হইল এবং জীবজনতুগণের সহিত রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ পর্যতের শৃংগাসকল কদিপত হইল, প্রিণ্ডত বৃক্ষসকল বঞ্জাহতের ন্যায় ভাল্গিয়া পড়িল। কদ্মরবাসী সিংহেরা নিতান্ত ব্যিত হইল এবং ভীষণগঞ্জনে নভোমন্ডল বিদাণি করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ ভাত হইয়া স্থালিত বসনে গলিত ভ্রণে ম্ছিত হইয়া পড়িল। দীর্ঘাকার দীশ্তজিহ্ব মহাবিষ অঞ্গারের গ্রীবা ও মস্তক নিম্পিট

হইয়া গোল এবং ইতস্ততঃ লাগিত হইতে লাগিল এবং কিমার গাশ্বর্ব যক্ষ ও বিদ্যাধরণাণ পর্বত পরিত্যাগপ্রেক আকাশে উল্লিত হইল। ঐ পর্বত দশ ষোজন বিস্তীণ এবং চিংশং ষোজন উমত, উহা হন্মানের পদতরে তংক্ষণাং ভ্গতে প্রেশ করিল। মহাবীর হন্মানও তরজাকুল ভীষণ মহাসমাদ লন্মন করিবার জন্য মহাবেগে গগনতলে উল্লিত হইলেন।

সশ্তেশণাশ সর্গা। নভোম-ডল যেন গভীরদর্শন সম্দ্র ; উহার মধ্যে গন্ধর্ব ও যক্ষগণ বিকসিত পন্ধের ন্যার, চন্দ্র কুম্দের ন্যার, স্ব্র্য কার-ডবের ন্যার, তিব্য ও প্রবণ হংসের ন্যার, ঘনাবলী লৈবলের ন্যার, প্নেবর্স্ক মংস্যের ন্যার, ভোম কুন্ডীরের ন্যার, প্রবাবত মহাশ্বীপের ন্যার, বাত্যা তরপের ন্যার এবং জ্যোৎস্না দিনশ্ব জলের ন্যার দৃষ্ট হইতেছে। হন্মান ঐ গগনর্প সম্দ্র অকাতরে লগ্যন করিতেছেন এবং চন্দ্রমান্ডলকে খণ্ড খণ্ড করিতেছেন। তিনি ন্ববেগে নীল পাঁতাদি বর্ণের মেঘজাল আকর্ষণপূর্বক বাইতেছেন এবং গতিপ্রসংগ্র ক্ষম দ্বার কার্ত্যকে আবরণে কখন বা বাহিরে অবন্ধান করিতেছেন। তিনি ক্রবরেগে নীল পাঁতাদি বর্ণের মেঘজাল আকর্ষণপূর্বক বাইতেছেন এবং গতিপ্রসংগ্র কথন মেঘের আবরণে কখন বা বাহিরে অবন্ধান করিতেছেন। তাঁলার কণ্ঠত্বর মেঘগাল্ডীর, তিনি হ্রকারে চতুদ্রিক প্রতিধ্বনিত করিয়া জ্যালিলেন। তাঁহার কণ্ঠত্বর মেঘগাল্ডীর, তিনি হ্রকারে চতুদ্রিক প্রতিধ্বনিত করিয়া জ্যালিলেন। তাঁহার কণ্ঠত্বর মেঘগাল্ডীর, তিনি হ্রকারে ন্যায় মহাবেলী চাললেন। সমন্তের তীর্লথ পর্বত দ্র হইতে তাঁহার দ্বিলিগথে পড়িল। ডিনি হান ক্রের তারিকথ পর্বত দ্র হইতে তাঁহার দ্বিলিগথে পড়িল। ডিনি হান মান বন্ধ্বস্মাগমের উল্লাকে উন্স্রের হান্ত্র হইয়া তাঁরের সান্ত্র হইয়া উঠিল। হন্মান বন্ধ্বস্মাগমের উল্লাকে করিয়া হ্রেকার হাডিতেছেন্ট। ঐ ভীবণ শব্দে স্ব্র্যাণ্ডলের সহিত আকাশ যেন চ্ব্রিয়া গড়িতে লাগিলেন। তিনি থন ঘন লান লাগাল ক্রিপ্ত করিয়া হ্রেকার হাডিতেছেন্ট। ঐ ভীবণ শব্দে স্ব্র্যাণ্ডলের সহিত আকাশ যেন চ্ব্র্যা হাট্টেত লাগিলে।

ঐ সময় বানরগণ হন্মানকে দর্শন করিবার জন্য প্র হইতেই দানমনে সম্দ্রের উত্তর তারে উপবিদ্ধ ছিল। তাহারা দ্র হইতে বায়্জ্ভিত মেখের গভার নির্মোবের ন্যার উহার গতিবেগ এবং সিংহনাদ শ্নিতে পাইল। এই শব্দ শ্নিবামার সকলেই উহাকে দেখিবার নিমিত্ত বায় হইরা উঠিল। ইত্যবস্থে জান্ববান সমস্ত বানরকে আমস্রগণ্ড্রক প্রতিমনে কহিলেন, দেখ, হন্মান নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইয়াছেন, নতেং এইয়্প উৎসাহের শব্দ কখনই শ্না বাইত না।

তথন বানরগণ মহাহর্ষে লক্ষ প্রদান করিতে লাগিল। অনেকে হন্মানকে
দর্শন করিবার জন্য বৃক্তের এক শাখা হইতে অপর শাখার এবং এক শৃংগ হইতে
অপর শৃংগ্য পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেই বৃক্তের লিখরে আরোহণ ও
শাখা ধারণপূর্বক হৃষ্টমনে উপবেশন করিল এবং অনেকেই নির্মাণ কদ্য ক্লিপ্ত করিতে লাগিল। এদিকে হন্মান গিরিগহারগত বার্র ন্যার মহাগর্জনপ্রেক আগমন করিতেছেন। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃত্যঞ্জলি হইরা রহিল। মহাবীর হন্মান মহাবেগে ছিল্লপক্ষ পর্বতের ন্যার বৃক্ষসংকৃত্ব গিরিশ্লো নিপ্তিত হইকেন। বানরেরা বারপরনাই প্রতি হইরা তাঁহাকে গিয়া বেণ্টন করিল। সকলেরই মুখ হবে প্রকৃত্ব; অনেকে ফল্বম্ল লইরা তাঁহাকে উপহার দিল; কেহ কেহ হৃণ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল, অনেকে ক্লিকিলা রব করিতে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বাসবার জন্য ব্ন্দের শাখাসকল ভাজিয়ে। আনিল।

অনন্তর হন্মান জাম্ববান প্রভৃতি গ্রেজন ও কুমার অংগদকে প্রণাম করিলেন। উহারাও ঐ মহাবীরকে সমাদরপূর্বক প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে হন্মান জানকীর সংবাদ সংক্ষেপে প্রদান করিয়া অংগদের হস্ত ধারণপূর্বক মহেন্দ্রগিরির রমণ্ডীয় বনবিভাগে উপবিণ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া সংক্ষেপে স্বীয় কার্যবৃত্তান্ত কহিলেন, বানরগণ! আমি অশোকবনে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি; ঘোরা রাক্ষসীরা তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। তিনি উপবাসে অভ্যন্ত কৃশ ও পরিশ্রান্ত হইয়া আছেন। তাঁহার মুস্তকে একটিমান্ত জটিলবেশীভার, তিনি রামের দর্শন পাইবার জন্য অভ্যন্ত ক্তের হইয়াছেন।

তখন বানরগণ মহাবীর ছন্মানের মুখে এই অম্তোপম বাক্য প্রবণপ্রক যারপরনাই সদ্পূণ্ট হইল। কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ কেহ গর্জন, কেহ কেহ প্রতিগর্জন এবং কেহ কেহ বা কিলাকিলা রব করিতে লাগিল। কোন কোন বানর লাগগ্ল উচিছ্রত করিল, কেহ কেহ স্নাহি লাগগ্ল কদ্পিত করিতে লাগিল এবং অনেকে গিরিশ্ণা হইতে লক্ষ প্রদানপ্রক্ ইউটমনে হন্মানকে গিয়া দপ্শা করিল।

অন্তর অগাদ কহিলেন, বার! তুমি যুগ্র এই বিস্তাণ সম্দ্র উত্তাণ হইয়া প্নর্র উপস্থিত হইলে, তখন ক্রেডিবি তোমার তুলা আর কাহাকেই দেখি না। বলিতে কি, একমার তুরিই আমাদিগের প্রাণদাতা। একণে আমরা তোমারই কপার কৃতকার্য হইয়া রঙির নিকট উপস্থিত হইব। আশ্চর্য তোমার প্রভ্তিত্ত গোমার ধর্ব ! ভাগ্যবলেই তুমি জানকার উদ্দেশ পাইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই রাম সাতাবিরহদঃখ হইতে মৃত্ত হইবেন। পরে বানরগণ কুমার তুর্পদ, হন্মান ও জাশ্বানকে বেন্টনপ্রেক প্রেকিত

পরে বানরগণ কুমার স্থিপিদ, হন্মান ও জান্বানকে বেন্ট্রপ্রেক পর্লাকত মনে প্রশস্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং জানকীর দর্শনিব্তানত আন্প্রিক প্রবণ করিবার জন্য কৃতাঞ্জালপন্টে হন্মানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আক্রণভাশ লগ ॥ অনন্তর জান্বনান প্রতিমনে হন্মানকে জিল্ডাসা করিলেন, বার ! তুমি কির্পে অশোকবনে দেবী জানকারে দেখিলে ? তিনি তথায় কির্পে আছেন এবং নিষ্ঠার রাবণই বা তাঁহার প্রতি কির্পে ব্যবহার করিতেছে ? তুমি কোন্ উপায়ে জানকার উদ্দেশ পাইলে এবং তিনিই বা কি কহিলেন ? তুমি এই সমন্ত কথা অবিকল কীর্তান কর। শানিরা আমরা ইতিকর্তার অবধারণ করিব। এক্ষণে রামের নিকট কোন্ কথার প্রস্থা করিব এবং কোন্ কথাই বা গোপন করিয়া রাখিব, তুমি তাহাও বলিয়া দেও।

তথন হন্মান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া হ্ল্টমনে কহিতে লাগিলেন, দেখ. আমি সম্দ্র লজ্বনার্থ তোমাদের সমক্ষেই মহেল্প পর্বত হইতে আকাশে উথিত হই। গতিপথে আমার বিলক্ষণ বিদ্যু ঘটিয়াছিল। আমি একস্থলে দেখিলাম. একটি মনোহর স্বর্ণপর্বত আমার পথরোধ করিয়া আছে। তংকালে আমি উহাকে দেখিলা ঘোর বিদ্যু বোধ করিলাম। পরে ঐ শৈলের সন্নিহিত হইয়া ভাবিলাম. এক্ষণে ইহাকে মহাবেগে ভেদ করিয়া বাওয়াই কর্তব্য়। আমি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই স্থির করিয়া উহার শৃংগে এক লাগেলে প্রহার করিলাম। প্রহারবেগে উহার উল্দ্রন্ধ শিথর তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর ঐ পর্বত মনুষার্প ধারণ-প্রেক প্রসন্থোধনে আমাকে প্রেকিত করিয়া কহিল, দেখ, আমি বায়র স্থা, তোমার পিতৃরা; আমি এই মহাসম্দ্রেই বাস করিয়া আছি, আমার নাম মৈনাক। প্রে পর্বতিদিগের পক্ষ ছিল। উহায়া চতুদিকে স্বেচ্ছান্র্র্প প্র্যাইনপ্রেক উপদ্রব করিত। পরে স্বরাজ ইন্দ্র এই কথা প্রবণ করিয়া বজ্লান্তে উহাদিগের পক্ষ ছেদন করেন। বংস! ঐ সময় তোমার পিতার প্রসাদে আমার পক্ষ ছিল হয় নাই এবং তিনিই আমাকে এই অগাধ সম্দ্রে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করেন। এক্ষণে রামের সাহায়্য করা আমারও কর্তব্য হইতেছে। রাম মহাবীর ও ধর্মশীল।

অনন্তর আমি গিরিবর মৈনাককে স্বকার্য জ্ঞাপনপর্থেক তাঁহার সম্মতিজমে প্নর্থার চলিলাম। মৈনাক অন্তহিত হইলেন। আমিও মহাবেগ আশ্রয়প্থিক গতিপথের অবশেষ অতিজম করিতে লাগিলাম। পরে সম্মেখ্য হইতে নাগজননী স্বসা আমার নিকট উপস্থিত হইল। সে কহিল, কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষাস্বর্প নির্দেশ করিরাছেন, স্তরাং আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব।

স্রসার এই বাক্য শ্রবণ করিবামান্ত আমার ম্খবর্ণ মালন হইরা গেল, আমি তাঁহাকে ভল্লিভরে প্রণাম করিরা কৃতাঞ্জালপ্টে কহিন্দা, দেবি! রাজ্য দশরথের প্র রাম প্রাতা লক্ষ্যণ ও ভার্বা জানকীর বৃদ্ধি দশ্ডকারণ্যে আসিরাছেন। দ্রোত্মা রাবণ তাঁহার ভার্যাকে অপহরণ ক্রিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই রামেরই অনুভারেমে জানকীর নিকট দ্তেশ্বর্প স্বার্থাছি। দেবি! তুমি রামের অধিকারে বাস করিয়া আছ, অতএব তাঁহার ক্রের্স সাহাব্য করা তোমার উচিত হইতেছে। অথবা সতাই অক্সীকার করিত্বেই আমার জানকী ও রামকে দর্শন করিয়া তোমার নিকট প্রবার অ্রির্স্তি তথন স্বরসা কহিল, দেখ, দেবদন্তবরপ্রভাবে কেইই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, স্তরাং আমি আজ তোমাকে ভক্ষণ করিব। স্বরসা এই বিলয়া দশযোজন দীর্ঘ হইল। আমিও তৎক্ষণাৎ দশযোজন বিধিত হইলাম। স্বরসা আমার দৈহিক বিশ্তারের অনুর্প ম্খব্যাদান করিল। আমিও তৎক্ষণাৎ দেই সঙ্কোট করিলাম এবং অংগ্রুইপরিমিত হইয়া উহার ম্খমধ্য হইতে নিক্তান্ত হইলাম। তথন স্বরসা প্রর্প ধারণপ্রক আমাকে কহিল, বীর! এক্ষণে তুমি শ্বকার্য সিন্ধির জন্য যথায় ইচ্ছা প্রক্থান কর। আমি যথেন্টই প্রতি হইলাম। তুমি রামের সহিত জানকীরে মিলিত করিয়া দেও এবং শ্বরং স্বর্থ থাক।

তখন গগনচর জীবগণ আমাকে সাধ্বাদ সহকারে প্রশংসা করিতে লাগিল। আমিও তৎক্ষণাৎ গর্ডবং মহাবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। ইত্যবসরে আমার গতি সহসা প্রতিহত হইল; কিন্তু তৎকালে ইহার কারণ কি, কোনদিকে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি দ্বাখিত মনে ইত্যবতঃ দ্ভিপাত করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম, এক্ষণে ত স্মুপন্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিতেছি না, কিন্তু কি কারণে আমার গমনের এইর্প বিঘা ঘটিল। ইত্যবসরে আমি সহসা অধাভাগে দ্ভিপাত করিলাম এবং এক জলচরী ভীমা রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলাম। আমি নির্ভয় ও নিশ্চেন্ট, সে ভীমরবে হাসা করিয়া করে বাকো আমায় কহিতে লাগিল, দেখ, আমি ক্ষুধার্ভ, তোমাকে ভক্ষণের ইচ্ছা করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আব কোধায় যাও। আমি বহুকাল যাবৎ আহার করি নাই, এক্ষণে তুমি আমার দৈহিক তৃষ্টি বিধান কর।

তখন আমি ঐ ধোরা রাক্ষসীর কথার তংক্ষণাৎ সন্মত হইলাম এবং উহার মুখপ্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর দেহবিদ্তার করিলাম। রাক্ষসীও আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ভীষণ মুখব্যাদান করিল। আমি বে কামর্পী, তংকালে সে তাহা ব্বিতে পারিল না। আমি নিমেষমধ্যে দেহসভেকাচ করিয়া উহার মুখে প্রবেশ করিলাম এবং উহার বক্ষ ভেদ করিয়া অন্তরীকে উখিত হইলাম। পর্বতাকার রাক্ষসীও করপ্রসারণপূর্বক সম্দূজলে নিপতিত হইল। তন্দ্র্টে গগনচর জাব-জন্তুগণ সাধ্বাদ সহকারে আমার ভ্রমণী প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি নানার্প বিদ্যে ক্রমশঃ কালবিলন্ব ঘটিতেছে দেখিয়া মহাবেগে চলিলাম এবং অচিরে পর্ব তশোভিত সম্দ্রের দক্ষিণ তার দেখিতে পাইলাম।
ঐল্থানে লংকাপ্রী, আমি তল্মধ্যে স্বান্তের পর প্রচ্ছলভাবে প্রবেশ করিলাম।
পথিমধ্যে প্রলয়জলদবং কৃষ্ণবর্ণা এক রমণা অট্টাস্য হাসিতে হাসিতে আমার
নিকট উপন্থিত হইল। উহার কেশজাল জ্বলন্ত অন্নত্লা, সে আসিরা আমাকে
বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। আমিও বামম্থি আঘাত করিয়া উহাকে পরাস্ত
করিলাম। তখন ঐ রমণী নিতান্ত ভাত হইয়া আমাকে কহিল, বার! আমি
নবয়ং লংকাপ্রীর অধিষ্ঠাতী দেবতা, এক্ষণে তুমি যখন আমাকে বলবাহি
পরাস্ত করিলে তখন রাক্ষসগণের নিশ্চরই প্রাণসংক্রিউপন্থিত।

পরে আমি রাবণের অল্ডংপ্রেমধ্যে সমন্ত সাঁহ বিচরণ করিলাম, কিল্ডু কুরাপি জানকীরে দেখিতে পাইলাম না। তখন সামার মনে অভান্ত দ্বংখােকে হইল। পরে একটি স্বর্ণপ্রাকার-বেভিড কুরাপিক্স উপন দেখিলাম এবং ঐ উচ্চ প্রাকার লভ্যনপ্রক অশোকবরে প্রকেশ করিলাম। উহার মধ্যে একটি প্রকাশ্ত লিংশপা বৃক্ষ আছে। আরি ব্রক্ষ আরোহণপ্রক স্বর্ণবর্গ কদলীন্বন দেখিলাম। উহার অদ্বেই ক্লেলাচেনা জানকী ছিলেন। তিনি একবন্তা, তাঁহার কেশপাশ ধ্লিধ্সুহিছি তিনি একমাত্র বেণী ধারণ করিতেছেন, তাঁহার শব্যা ভ্রিফল, তিনি প্রকাশের ও শোকে ব্যরপরনাই কুল হইয়াছেন। তিনি ভত্তিদতার বিষনা, শীতকালে পদ্মিনীর ন্যার বিষণা হইয়াছেন। তিনি ভত্তিদতার বিষনা, শীতকালে পদ্মিনীর ন্যার বিষণা হইয়াছেন। তাঁহার চতুর্দিকে সমন্ত বিকৃতাকার করে রাজনী, উহারা নিরন্তর তাঁহাকে ভর্ণসনা করিতেছে। তিনি শোণিতলোল্প ব্যাছীগণে বেভিড হরিণীর ন্যায় নিভান্ত শোচনীর। রাবণের প্রতি ভাহার অভানত জ্বা, তিনি প্রণভ্যানেই কৃতসক্ষপ হইয়াছেন। আমি ঐ শিংশপাম্লে সহসা ভাহাকে দেখিতে পাইলাম। ইত্যবসরে তথার কাঞ্চীরব ও ন্প্রধানি জনকোলাহলের সহিত আমার কর্ণে প্রবিদ্ধি হইল। আমি এই শব্দ প্রকাশিত করিলাম। উদিবন্দ হইয়া দেহসন্কোচ করিলাম এবং পক্ষীর ন্যার পত্যবরণে শ্রুক্সিত রহিলাম।

অনশ্তর রাক্ষসরাজ রাবণ পরীগণের সহিত তথার উপস্থিত হইল। জানকী উহাকে দেখিয়া উর্শ্বয় সম্কৃচিত করিয়া বাহ্বেষ্টনে স্তনযুগল আবৃত করিলেন। তিনি নিতালত ভাতি ও অত্যন্ত উদ্বিশ্ন, কম্পিত দেহে চতুদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অভয় দান করে তথার এমন আর কেহই নাই। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সামিহিত হইয়া কহিল, জানকি! আমি নতমস্তকে তোমার প্রণিপাত করিতোছ, তুমি আমাকে সম্মান কর। বদি তুমি অহম্কারভরে আমার সমাদর না কর, তবে দুই মাস পরে আমি নিশ্চরই তোমার রুধির পান করিব।

তখন জানকী দ্রাম্বা রাবণের এই কথার নিতান্ত জুন্ধ হইয়া কহিলেন, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীচ! আমি মহাবীর রামের ভাষা এবং রাজা দশরবের প্রেবধ্, আমার প্রতি অকথ্য কথা প্রয়োগ করিয়া তোর জিহন কেন ছিল্লভিল হইল না। রে পাপ! যখন রাম আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময় তুই আমাকে অপহরণ করিয়া আনিস্, তোর বলবীর্যে ধিক! তুই কোন অংশে রামের তুল্য হইতে পারিস না, তুই তাঁহার ভ্তা হইবারও যোগ্য নহিস্। রাম মহাবীর, দ্রুর্য় ও সভাবাদী।

রাবণ জানকীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণপূর্বক রোষভরে চিতাগিনর ন্যায় প্রজন্মিত হইয়া উঠিল এবং জুর নেত্র বিঘ্রণিত করিয়া দক্ষিণ মন্থি উত্তোলনপ্রক জানকীরে প্রহার করিতে লাগিল। তন্দ্রণে উহার সহচারিণীরা হাহাকার করিয়া উঠিল। এই অবসরে উহার ভাষা ধানামালিনী রমণীগণের মধ্য হইতে নিজ্ঞানত হইয়া ঐ কামোন্যন্তকে নিবারণপূর্বক কহিল, বীর! এই জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে। তুমি আমার সহিত স্থসন্ভোগ কর। জানকী র্পগ্রণ আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। এই সমন্ত দেবকন্যা ও ফক্ষা আছেন, তুমি ইংহাদিগকে লইয়া সন্তুন্ট থাক; জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে।

অনন্তর রমণীগণ রাবণকে উত্থাপনপূর্বক তথা হইতে গ্রেহ লইয়া গেল।
পরে বহুসংখ্য রাক্ষসী নিদার্ণ জ্র বাক্যে জানক ক্রি ভং সনা করিতে লাগিল।
জানকী উহাদিগের বাক্য তৃণবং বোধ করিলের তিহাদিগের গর্জনও সম্যক্
নিত্যল হইরা গেল। তথন উহারা নির্পার ইট্রা এই ব্যাপরে রাবণের গোচর করিল। উহাদিগের আশা ভরসা আর ক্রিছের না, বহুও এককালে বিল্পত হইল, উহারা প্রাণ্ডিনবন্ধন ছোর ক্রিছের অচেতন হইরা পড়িল। ইত্যবসরে ছিল্লা নাদ্দী এক রাক্ষসী সহস্য হিলারিত হইরা কহিল, রাক্ষসীগণ! তোমরা সাধ্দী সীতাকে ভক্ষণ করিও বা পরিশার হইরা কহিল, রাক্ষসীগণ! তোমরা সাধ্দী সীতাকে ভক্ষণ করিও বা পরিশার। অচিরেই রাক্ষসকুলের সহিত রাবণ উৎসল্ল হইবে। অতঃপর স্থাতা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন, আইস, আমরা গিয়া এইজনা ই'হার পদানত হই। সীতা অতিমান্ত দুঃখিতা, যদি তিনি আজ এইর্প স্বাণ্ন দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চরই স্থী হইবেন। তিনি প্রাণিগতে প্রসল্ল হইলে আমাদিগের বিশ্বদ অবশাই নিবারণ করিতে পারিবেন।

তখন জানকী স্বাস্থাত ভত্বিজ্ঞাে হৃণ্ট হইয়া সলক্ষভাবে কহিলেন, ত্রিজটার এই স্বাস্থাত বদি অলীক না হয় তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

অনন্তর আমি জানকীর দার্শ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অতিমাট্র চিন্তিত হইলাম, আমার মন অতানত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কির্পে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিব আমি তাহার উপার উল্ভাবন করিলাম এবং ইক্ষ্বাকু রাজবংশের বলোগান করিতে লাগিলাম। তখন জানকী আমার বাক্য কর্মগোচর হইবামাত্র বাজপাকুল নেত্রে জিল্ডাসিলেন, বানর! তুমি কে? কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? এবং রামের সহিতই বা তোমার কির্প সন্ভাব জনিয়য়াছে? তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ স্থাবি রামের স্হেং ও সহায়, আমি তাঁহারই ভ্তা, নাম হন্মান, রাম তোমার উল্লেশ লইবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞানস্বর্প এই অল্য্রীয়টি দিয়াছেন। দেবি! বল, আমি এক্ষণে তোমার কোন্ কার্ব করিব। রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রের উত্তর তাঁরে অবস্থান করিতেছেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় ত আমি এখনই তোমাকে তথায় লইয়া ষাইতে

পারি। তখন জানকী কহিলেন, দ্ত! মহাবীর রাম সবংশে রাবণকে বিনাশ করিয়া আমায় উষ্ধার করিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

অন্তর আমি ভাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার নিকট রামের কোন প্রাতি-কর অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। তখন জানকী কহিলেন, দতে। তুমি রামের জন্য এই চড়োমণি লইয়া যাও, রাম ইহা দর্শন করিলে তোমায় বিলক্ষণ সমাদর করিবেন। এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে এক মণি সমর্পণপূর্বক কাতরমনে বার্চানক অনেক কথাই কহিলেন। পরে আমি প্রত্যাগমনের জন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলাম। বিনায়কালে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া আমাকে প্নের্বার কহিলেন, দতে ! ভূমি গিয়া রামকে আমার ব্তাশ্ত জানাইও এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার কথা শুনিরা যেরূপে সূগ্রীবের সহিত শীঘ্র আইসেন তুমি তাহাই করিও। আর দুই মাসকাল আমার জীবনের সীমা, বদি ইহার মধ্যে রাম না আইসেন তবে আমি নিশ্যাই অনাখার ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব।

বানরগণ! আমি জানকীর এইরূপ কাতরোদ্তি শ্রবণ করিয়া যারপরনাই ক্রোধাবিন্ট হইলাম এবং লৎকাপরেী উৎসক্ষ করাই স্থির করিলাম। তৎকালে আমার দেহ পর্বতপ্রমাণ বর্ষিত হইয়া উঠিল। তথন আমি যুম্ধার্থী হইয়া রাবণের অন্যোকবন ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মুসুপৃক্ষিগণ সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিকৃতাকার রাক্ষ্সবিত জাগরিত হইয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং চতুদিক হইতে মিলিত হেরা শীঘ্র এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল; কহিল, রাক্ষসরাজ! এক বিত্ত বানর তোমার বলবীর্য বিচার
না করিয়া দুর্গম অশোকবন ছারখার ক্রিফ্রাছে। ঐ অপকারী শন্ত অতি নির্বোধ,
সে যেন আর ফিরিয়া না যায়।
রাবণ এই কথা প্রবণ করিব স্থান কিবলা বিচার করিলা। অশীতিসহস্র কিবলৈ ক্রিম্পার হলেত অশোকবনে উপস্থিত হইল।
আমি এক অর্গল গ্রহণপূর্বক উহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে হতাবশিন্ট

করেকটি রাক্ষস দ্রতপদে গিয়া রাবণকে এই ব্যাপার নিবেদন করিল। ইত্যবসরে আমি চৈতাপ্রাসাদ চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং এক স্তম্ভ উৎপাটনপূর্বক তত্রতা রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া রোবভরে ঐ রমণীয় প্রাসাদ চূর্ণ করিলাম।

অনন্তর রাবণ প্রহন্তের পরে মহাবীর জন্বমোলিকে বুন্ধার্থ নিয়োগ করিল। জন্ব্যালি বহুসংখ্য ভীষণ রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইল। আমি অর্গল দ্বারা ঐ বীরকে সবলে বিনষ্ট করিলাম। পরে রাবণ পদাতিসৈন্যের সহিত মন্ত্রিপত্রেগণকে প্রেরণ করিল। আমিও ঐ অগলিন্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে রাবণ সসৈন্যে চারিজন সেনাপতিকে প্রেরণ করিল। আমিও অচিরাং সকলকে নির্মাল করিলাম। পরে রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত কুমার অক্ষকে প্রেরণ করিল। অক্ষ মন্দোদরীর পরে, অত্যন্ত রুণদক্ষ, সে যথন বিক্রম প্রদর্শনার্থ নভোম-ডলে উন্মিত হয়, তংকালে আমি তাহার পদন্দর গ্রহণ করি এবং তাহাকে বারংবার বিষ্ট্রণিত করিয়া নিম্পিন্ট করিয়া ফেলি। পরে রাবণ জোধাবিন্ট হইয়া ইন্দুজিৎ নামে আর একটি পুত্রকে প্রেরণ করে। ঐ বীর অত্যন্ত যুস্পপ্রিয়, আমি উহাকে সৈন্যগণের সহিত হীনবল করিয়া যারপর-নাই সন্তুণ্ট হইলাম। রাবণ বড় বিশ্বাসে ইন্দ্রজিৎকে নিয়োগ করে, কিন্তু সে সৈন্যগণকে ছিম্নভিন্ন দৈখিয়া আমার বলবীর্য অসহ্য বোধ করিল এবং মহাবেগে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। অনন্তর রাক্ষসেরা রজ্জ্বদ্বারা

আমাকে সংযত করিয়া রাবণের নিকট লইয়া বায়। তথায় ঐ দ্রাত্মার সহিত আমার বাক্যালাপ হয়। আমি কি জন্য লণ্কায় আগমন করিয়াছি এবং কেনই বা রাক্ষসগণকে বধ করিলাম সে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। তথন আমি কহিলাম কেবল জানকীর জন্যই আমার এইরূপ অনুষ্ঠান : আমি তাঁহার দর্শনাথী হইয়া লংকার আসিয়াছি, আমার নাম হন্মান, আমি বায়্র ঔরসপ্ত এবং কপিরাজ সুগ্রীবের মন্দ্রী; আমি রামের দৌতা স্বীকার করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে কর্পপাত কর। কপিরাজ সুগ্রীব তোমারে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন এবং তিনিই তোমার নিকট এই ধর্মার্থ-সংগত বিষয়ের প্রসংগ করিতেছেন। ঐ মহাবীর বখন বৃক্ষবহলে ঋষাম্কে ছিলেন তথন রামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইর প কহেন, "কপিরাজ! এক নিশাচর আমার ভার্যা জানকীরে অপহরণ করিয়াছে, এক্ষণে জানকীর উন্ধার আবশ্যক, তুমি এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর।" পরে মহাবাঁর রাম অণ্নি সাক্ষী করিয়া স্খ্রোবের সহিত স্থাতাবন্ধন করেন। প্রে বালী বলপ্রক কপিরাজ্য গ্রহণ করিরাছিলেন, রাম তাঁহাকে একমার শরে সমর্থায়ী করিরা স্থাবিকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! একণে সর্বপ্রকারে সেই রামের সাহায্য করা আমাদিগের 🚎 📆 । তিনি তোমার নিকট দ্তেম্বর্প আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। একপে তাম শীয় জানকীরে আনরন

এবং রামের জন্য তাঁহাকে অপণি কর, নচেং বানরগণ আঁচরাং তামার সৈন্য ছিছভিন্ন করিবে। যাহারা দেবগণের নিক্তাও নির্মাণ্ডত ইইয়া যায়, সেই সকল বানরের প্রভাব জগতে আজিও কেই ক্লোনতে পারে নাই।

বানরগণ! অনশতর ঐ দ্রাক্ত বিশ্বন জোধপ্রদীশত নেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিল এবং আমার প্রভাব করিলের লাজানিয়াই আমার প্রাণদন্তের অনুমতি দিল। মহামতি বিভাষণ করিলের লাতা, তিনি আমার জন্য উহাকে নানার্প অন্নয়প্রকি কহিলেন, ভূহারাজ! আপনি ইহার প্রাণবধের সক্ষ্রপ করিবেন না। আপনি যে পথ আশ্রয় করিয়াছেন ইহা রাজনীতির বহিভ্ত্ত। দ্তবধ কোন রাজণান্তেই দৃষ্ট হয় না। প্রভার বাক্য বথাবং বহন করা দ্তের কার্য, যদি তাহার কোনর্প অপরাধ থাকে তাহা হইলে তাহার অপোর বৈর্প্য সম্পাদন করাই আবশ্যক, বধদণ্ড শাক্ষমণত নহে।

তথন রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাচরগণকে আমার প্রচ্ছ দণ্ধ করিবার অন্জ্ঞা দিল। নিশাচরেরা তাহার আজ্ঞাপ্রাণত হইবামার শণ ও কার্পাসকদ্র দ্বারা আমার প্রচ্ছ বেন্টন করিল এবং তাহাতে অণ্নিপ্রদানপর্বিক কান্টবং মুন্টি দ্বারা আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। তংকালে আমি যদিও পাশকম্ব ছিলাম, কিন্তু দিবালোকে নগরী দর্শন করিবার জন্য কিছুমার ক্রেশ অন্ভব করিলাম না। আমার প্রচেছ অণ্নি প্রবলবেগে প্রদীশত হইতেছে, করচরণ পাশবন্ধ, নিশাচরগণ রাজপথে আমার অপরাধ ঘোষণা করিতে লাগিল।

এইর্পে আমি ক্রমশঃ প্রন্বারের সন্নিহিত হইলাম এবং তংকণাৎ দেহ-সংকাচ করিয়া আপনার বন্ধন মোচন করিলাম। পরে প্র্রিপ্ ধারণ ও লোহময় অর্গল গ্রহণপূর্বক ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ করিলাম। আমার প্রেছ অগিন, স্বয়ং সংহারোদাত প্রলয়বহির ন্যায় দ্বিরীক্ষ্য হইয়াছি। ইত্যবসুরে আমি মহাবেগে প্রন্বার লগ্যনপূর্বক প্রদীশ্ত লাগ্যনে আরা লগ্যা দশ্য করিলাম। ভাবিলাম, অ্যাম ত প্রাচীর ও অট্যালকাদির সহিত সমস্ত প্রবী ভস্মসাং দ্বিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ করিলাম, বোধ হয় এক্ষণে ইহার সংগ্যে জানকীও বিনন্ট হইয়াছেন! হা! আমারই ব্যাপ্রিদেয়ের রামের এইরূপ কার্যক্ষতি হইল।

বানরগণ! আমি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া প্নঃ প্নঃ এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে চারণগণ এইরপ কহিলেন, দেখ, লন্ফা ছারখার হইয়াছে কিন্তু জানকী দশ্য হন নাই। আমি এই বিস্ময়কর বাকা প্রবণ করিবামার যারপরনাই হ্লু ও সন্তুল্ট হইলাম এবং তংকালে অন্যান্য স্লেক্ষণদ্দ্ত আমার মনে সন্পূর্ণ বিশ্বাসও জামিল। মনে করিলাম, আমার প্রেছ আন্দ প্রদীশত হইতেছে, কিন্তু আমি ও দশ্য হইতেছি না। আমার অন্তরে হর্ষ সঞ্চার হইতেছে এবং বার্ও সৌরভ-ভার বহন করিতেছে, আমি এই সমস্ত শৃভ লক্ষণ, রাম ও জানকীর প্রভাব এবং ঋষিবাক্যে আন্বন্ধ্য হইয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইলাম।

অনশ্তর আমি জানকীর নিকট পনের্বার গমন করিলাম এবং তাঁহাকে অভিবাদনপ্রেক বিদার লইয়া, সম্দ্র লক্ষন করিবার জন্য অরিণ্ট পর্বতে উত্থিত হইলাম। বানরগণ! আমি তোমাদিগকে বহুদিন দেখি নাই, তক্জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল, আমি আকাশপথ আপ্ররপ্রেক অবিলন্বেই আগমন করিলাম। আমি রামের কৃপা ও তোমাদের তেক্ত্রেপিরাজ স্থাীবের কার্য-সিন্ধির জন্য এই সমস্তই অন্তান করিয়াছি ক্রিপরাজ ব্যারা যাহা হয় নাই তোমরা তাহাই সাধন কর।

**একোনবল্ডিতম সর্গ** ॥ হন্মান এইইউপ স্বীর কার্যব্তাস্ত আন্যোপাস্ত কীর্তন করিয়া প্নের্বার কহিলেন, বান্র্বাস্থা জানকীর চরিরদ্ভে বোধ হইয়াছে, রামের উদ্যোগ ও স্বগ্রীবের উৎস্কৃতি সম্পত্ত সফল ইহাতে আমারও মন যারপরনাই প্রীত হইয়াছে। জানকীর 🕅 রুর্তি আর্যা অর্থতীরই অনুর্প। তিনি তপোব**লে** বিশ্বরক্ষা করিতে পারেন এবং ক্লোধভরে বিশ্ববক্ষাণ্ড ভস্মীভূত করিতেও भारत्तन। तायरमत विकक्षण भागवन, तम कानकीरत म्भर्म कतिशाहिन, क्वन প্রণাপ্রভাবেই বিনন্ট হয় নাই। জানকী করুপ্রন্টা হইলে রোষভরে যাহা করিবেন প্রদীত অণিনদিখাও তাহা পারেন না। বীরগণ! ভোমরা ধীমান ও মহাবীর এবং অস্থানপূণ ও জিগায়, তোমাদের কথা স্বতন্দ্র, আমি একাকীই রাক্ষস-গণের সহিত কংকাপুরী ছারখার করিয়া দিব। বদিও ইন্দুজিতের ব্রাহ্ম, রোদ্র, বায়ব্য ও বারুণ অস্ত অভানত প্রথর ও দুর্নিবার তথাচ আমি স্ববীর্যে সমস্তই বিফল করিব। দেব, তোমাদের আদেশ ছিল না তল্জনাই আমি বিক্রম প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম। মহাসম্ভু তীব্রভূমি উল্লেখ্যন করিতে পারে, পর্বতবর মন্দর বিকশ্পিত হইতে পারে, কিন্তু শানুসৈন্য বীর জান্ববানকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারে না। বালীতনয় কুমার অধ্যদ একাকীই সর্বপ্রধান রাক্ষস-গণকে অবলীলান্তমে বধ করিকেন। বীর প্রবল ও নীলের প্রবলবেগে রাক্ষস-গণের কথা দুরে থাক, হিমাচলও চূর্ণ হইবে। সারাসার ও ষক্ষ এবং গল্ধর্ব, উরগ ও পক্ষীর মধ্যে মৈন্দ ও ন্বিবিদের প্রতিন্বন্দ্রী আর কে আছে? একমান্ত আমি লংকা ভস্মসাং ও অনেক বীরকে নিপাত করিয়াছি। "রামের জয়, লক্ষ্মণের জয় এবং রামরক্ষিত সুগ্রীবের জয় : আমি সহারাজ রামের ভ্তা, নাম প্রনপ্ত হন,মান" আমি এইরূপে লব্দার রাজপথে নাম ঘোষণা করিয়াছি। আমি সেই দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বব্তি রাবণের অশোকবনে শিংশপা ব্ক্ষালে দেবী জানকীরে দেখিলাম। তহার চতদিকে বিকটদর্শনা রাক্ষ্সী, তিনি শোকস্তাপে বিলক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার মূর্তি মেঘাচ্ছম চন্দ্রকলার ন্যায় মলিন, তিনি বলগবিত রাবণকে অব্যাননা করিতেছেন, রামের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ; শচী যেমন সূরেরাজ ইন্দের প্রতি সেইরূপ তিনি রামের প্রতি প্রীতিমতী হইয়া আছেন। তাঁহার সর্বাঞ্জ ধ্লিধ্সের, পরিধান একমাত্র বস্তু, তিনি দীনমনে ধ্রাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। প্রাণত্যাগেই তাঁহার সম্কল্প, তিনি হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। বানরগণ! আমি অতিকটে সেই জানকীর মনে বিশ্বাস ক্রুমাইয়া দেই এবং ভাঁহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া সমুস্ত কথাই নিবেদন করি। তিনি স্ক্লীবের সহিত রামের মৈত্রীবন্ধনে অত্যন্ত প্রীত হইরা-ছেন। তাঁহার স্বামিভান্ত উৎকৃষ্ট এবং আচারও প্রশংসনীয়। তিনি বে স্ব-প্রভাবে রাবণকে বিনাশ করিতেছেন না, ইহা রাবণের পরম সৌভাগ্য। বলিতে কি. একণে রাক্ষসবধে রাম কারণমার হইবেন, বস্তুতঃ জানকাঁই ই'হার মূল। হা! তিনি একেই ত ক্ষীণাপনী, তাহাতে আবার ভত্তবিরহে প্রতিপদে পাঠশীল ছাত্রের বিদ্যার ন্যায় আরও ক্ষীণ হইয়াছেন। বানরগণ! এই আমি তোমাদের নিকট সমস্ত ব্যাণ্ড কার্ডন করিলাম। এক্সণে বাহা **ইড্রি**কর্তব্য ডোমরাই তাহ্য অবধারণ কর।

ষালিতম সর্গ । তখন অপাদ কহিলেন বিলেশ, এই দুই অন্বিতনর অত্যন্ত মহাবল-পরালান্ত, পরের্ব সর্বলোকপিতামহ বিলা মহাস্থা অন্বির সম্মান বর্ধিত করিবার জন্য ই'হাদিগকে সকলের অর্থা করিরাছেন। তদবধি ই'হারা বলগার্বিত হইরা সর্বা পর্বটন করিরা থাকেন একদা এই দুই মহাবার স্বান্তর্গ পরাজর করিরা অম্ত পান করিরাছিলেন বিনেরগণ! তোমরা আর কেন নিরথক চেন্টা পাইবে, ই'হারাই জোধাবিন্ট হইরা হস্তান্ব সৈন্যের সহিত লক্ষ্যপ্রেরী উৎসন্ন করিবেন। অথবা ই'হারা থাকুন, আমি একাকীই রাবণের বধ সাধন করিব। তোমরা অস্থানিপাণ ও জিগাইর, আমি তোমাদের সাহাব্য পাইলো নিশ্চরই কৃতকার্য হইব। আমি দ্নিলাম, হন্মান দেবী জানকীরে দেখিয়াছেন, কিন্তু জানি না, ইনি তাঁহাকে কিজনা আনরন করেন নাই। তোমরা বারপ্রের, এক্ষণে রামের নিকট গিরা এই অপ্রাতিকর কথা কির্পে কহিবে? বারপ্ত প্রদর্শনে দেব-দানবগণের মধ্যেও তোমাদের সদৃশ কেই নাই। এক্ষণে চল, আমরা রাবণ্যথ ও লংকাজর করিরা, হৃষ্টমনে জানকীরে লইরা আসি। মহাবার হল্মান ও রাক্ষসগণকে প্রার নিয়েশ্য করিরাছেন, স্তুরাং জানকীর উম্পার ব্যতীত আমাদের আর কি করিবার আছে। যে-সকল বানর দিগ্দিগন্ত হইতে কিন্কিশ্বয়ে উপন্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কণ্ট দিবার প্রয়োজন কি? চল আমরাই অবন্ধিন্ট রাক্ষসের বধ্সাধনপূর্বক রাম, লক্ষাণ ও স্কুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করি।

তখন মহাবীর জান্ববান প্রীতমনে কহিলেন, কুমার! তুমি ষের্প কহিতেছ ইহা স্মাণাত বােষ হইল না। দেখ, কপিরাজ স্থাবি ও মহাত্মা রাম জানকীর উদ্দেশ লইবার জন্যই আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে উন্ধার করা আবশ্যক এর্প ত কিছ্ বলিয়া দেন নাই। এক্ষণে যদিও আমরা কন্টেস্টেট রাক্ষসগণকে পরাজর ক্রিতে পারি, কিন্তু হয়ত ইহা তাঁহাদিগের তাদ্শ প্রীতি-

কর হইবে না। রাজাধিরাজ রাম স্বরংই সর্বসমক্ষে স্বীয় বীরবংশের উল্লেখ করিয়া জানকীর উপার অগাকার করিয়াছেন, স্তরাং তান্বিষয়ের ব্যাঘাত করা তোমার শ্রেয় হইতেছে না। তুমি ষের্প ইচ্ছা করিতেছ তন্দ্রায়া সমস্ত কার্যই বিফল হইবে এবং রামেরও কোনর্প প্রীতিলাভ হইবে না। এক্ষণে চল, ষথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করি এবং তাহাদিগের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই কহি।

একর্ষণ্টিতম স্বর্গ । অনুশ্তর বানরগণ মহাবীর জাম্ববানের এই বাক্যে সম্মত হইল এবং প্রতিমনে মহেন্দ্র পর্বত হইতে অবতরণপূর্বক কিম্কিন্ধার দিকে যাত্রা. করিল। উহারা মহাবল ও মহাকার, তংকালে মন্ত মাতঞ্গবং সকলে গগনতল আব্ত করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবীর হন্মান স্থার ও মহাবেগ, বানরগণ গমনপথে যেন তাঁহাকে চক্ষে বহন করিয়া চলিল। সকলেই রামের কার্যসাধনে কৃতসভক্ষপ হইয়াছে এবং সকলেরই মনে তজ্জনিত যশঃস্পৃহা বলবতী হইতেছে। উহারা জানকীর সংবাদলাভে হুন্ট হইয়া রাক্ষসগণের সহিত যুম্ধকামনা করিতে লাগিল।

অনতর ঐ সমসত বানর গগনপথ আগ্রয়প্ত কিপরাজ স্থাবির স্রমা মধ্বনে উপস্থিত হইল। উহা ব্কপ্ণ এবং স্রকানন নন্দনতুলা; স্থাবির মাতৃল কিপপ্রধান দিধম্থ ঐ বন নিরন্তর করি করিতেছেন। উহা অত্যুক্ত দ্র্গম, বানরেরা তন্মধ্যে প্রবেশপ্র ক একার্ড জিলাম হইরা উঠিল এবং রাজকুমার অপাদের সনিধানে মধ্পানের প্রক্রিক করিল। তখন অপাদ জান্ববান প্রভৃতি ব্নধাণনের অন্মতিক্রমে তংক্রিক তিন্বিষয়ে সম্মত হইলেন। বানরেরাও ভ্রমর-সংক্রল ব্বেক উত্থিত হইর বিং হ্ন্টমনে মধ্বনের স্থোন্ধ ফলম্ল সমস্ত ভক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা মধ্পানে একান্ত উন্মন্ত ইইয়া উঠিল এবং কেছ প্রলকিত মনে নৃত্য, কেছ গান, কেছ হাসা, কেছ পাঠ এবং কেছ বা প্রণাম করিতে লাগিল। কেছ বিচরণ ও কেছ বা লাম্প্রপানে প্রবৃত্ত হইল। কেছ নিরবিচ্ছার প্রলাপ ও কেছ বা অন্যের সহিত কলছ করিতে লাগিল। কেছ বৃক্ষা হইতে বৃক্ষান্তরে, কৈছ বৃক্ষাগ্র হইতে ভ্পুন্টে ও কেছ বা ভ্পুন্ট হইতে বৃক্ষাগ্রে মহাবেগে গিয়া পড়িল। কোন বানর সংগতি আলাপ করিতেছিল, আর একজন অটুহাস্যে তাহার সমিহিত হইল। কোন বানর অজপ্র রোদন করিতেছিল, আর একজন অন্তর্পাতপ্রক তাহার নিকটন্থ হইল। কোন বানর নথাঘাত করিতেছিল, আর একজন অন্তর্পাতপ্রক তাহার নিকটন্থ হইল। কোন বানর নথাঘাত করিতেছিল, আর একজন তাহাকে প্রতিপ্রহার আরশ্ভ করিলে। এইর্পে ঐ বানরসৈন্য যারপরনাই উন্মন্ত হইয়া উঠিল।

তখন বনরক্ষক দািধম্থ বানরগণকে ব্ক্লের ফলম্ল ভক্ষণ ও পগ্রপ্রপ ছিমভিম করিতে দেখিয়া জােধভরে নিবারণ করিলেন। কিন্তু বানরেরা উহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া উহাকে ভর্পনা করিতে লাগিল। তখন দিধম্থ উহাদের উপদ্রব শান্তির জন্য অধিকভর উদ্যোগী হইলেন। তিনি কাহাকে নির্ভায় দেখিয়া তিরস্কার করিলেন, দ্র্বলকে চপেটাঘাত করিলেন, কাহারও সহিত ঘােরতর বাক্বিত ডা করিতে লাগিলেন এবং কাহাকেও বা শান্ত বাক্যে ক্ষান্ত করিবার চেন্টা পাইলেন। বানরগণ একান্ত মদবিহন্তল হইয়াছে, তখন দ্ধিমন্থ উপায়ান্তর

না দেখিয়া বলপ্র্বক উহাদিগের বেগশাল্তির ইচ্ছা করিলেন। তংকালে বানর-গণের আর কিছুমান্ত রাজদশ্ডের ভয় নাই, উহারাও মহাবেগে দিখম্খকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ তাঁহারে নখরে ক্ষতিবিক্ষত করিল, কেহ তীক্ষ্য দল্তে দংশন করিল, কেহ চপেটাঘাত এবং কৈহ বা পাদপ্রহার করিতে লাগিল। এইর্পে বানরেরা দিখম্খকে চারিদিক হইতে মৃতকল্প করিয়া ফেলিল।

িব্যক্তিক স্থা । তখন মহাবীর হন্মান বানরগণকে উৎসাহ প্রদানপ্রক কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদিগের শত্র নিবারণ করিতেছি, তোমরা স্থির হইয়া মধ্পান কর। তখন কপিপ্রবীর অভগদ হন্মানের এইর্প বাক্ষে প্রসম হইয়া কহিলেন, এই মহাবীর কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি বের্প কহিলেন তাহাতে আর বন্ধব্য কি আছে, বদি কোন অকার্যও হয় আমরা অবশ্যই তাহা করিব। বানরগণ! তোমরা স্থিক হইয়া মধ্পান কর।

অনন্তর বানরেরা হ্ন্টমনে কুমার অপ্সদকে বারংবার সাধ্বাদ প্রদান করিছে লাগিল এবং নদপ্রবাহ বেমন বনমধ্যে প্রবেশ করে সেইর্শ মহাবেগে মধ্বনে প্রবেশ করিল। হন্মানের কার্যসিন্ধি এবং মধ্পত্রের অন্জ্ঞালাভ এই দুই কারণে উহারা ভরশ্না হইল এবং বলপ্রেক ক্রিটা তন্দ্রের বন্ধ্রক্ষর উপস্থিত হইরা উহাদিগকে নিবারণ ক্রিটে লাগিল। বানরেরাও তাহাদিগকে নিবারণ ক্রিটে লাগিল। বানরেরাও তাহাদিগকে নিবারণ ক্রিটে লাগিল। বানরেরাও তাহাদিগকে নিভারে প্রহার করিলে প্রবাহ ক্রেটের লোকপরিমিত মধ্য লইল, কেহ হ্ল্টমনে পান করিতে লাগিল করিল। কেহ পানাবশেষ দুরে নিক্ষেপ করিল, কেহ উচ্চিক্ট মধ্য ব্যারা অন্যকে উহার করিল। কেহ শাখাগ্রহণপ্রেক ব্লাম্বেল উপবিত্ত ইইরাছে, কেহ মহাবেগে কাহাকে নিক্ষেপ করিল, কাহারও বা পদস্থলন হইতে লাগিল। কেহ প্রমোদভরে বিহুপান্বরে ক্লন আরম্ভ করিল, কেহ ধরাশারী হইল, কেহ অত্যান্ত প্রগাল্ভ, কেহ অট্টাসের হাসিতে লাগিল, কেহ ব্রাদনে প্রব্ত হইল, কেহ ব্রাদান করিয়া অন্যপ্রকার কহিল এবং কেহ ব্যাদের বেগহান প্রবৃত্ত হইল, কেহ ব্যাপন করিয়া অন্যপ্রকার কহিল এবং কেহ ব্যাদের বিশ্বীত অর্থ লইল।

ইত্যবসরে বনরক্ষক দ্যিম্থের ভ্তেরা ভামর্প বানরগণের প্রহারবেশে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও এক একটিকে গ্রহণপূর্বক উধের্ব নিক্লেপ করিতে লাগিল। তখন ভ্তাগণ উদ্বিশন মনে দ্যিম্থকে গিয়া বলিল, দেখ, বানরেরা হন্মানের বাক্যে উৎসাহিত হইরা, বলপূর্বক মধ্বন নন্ট করিয়াছে এবং আমাদিগের স্থান্থ ধারণপূর্বক উধের্ব নিক্ষেপ করিতেছে।

তখন দিখমুখ ভ্রতাগণের মুখে এই বাক্য প্রবণ করিবামাত্র অত্যুদ্ত ক্লোধা-বিষ্ট হইলেন এবং উহাদিগকে সাম্থনা করিয়া কহিলেন, দেখ, বানরগণ অত্যুদ্ত বলগবিত হইয়াছে, চল আমরা গিয়া বলপাবিক তাহাদিগকে নিবারণ করি।

অনশ্তর ভ্তোরা প্নবার মধ্বনে চলিল। দ্যিম্খ উহাদিগের মধ্যম্থলে, তিনি এক প্রকান্ড বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। ভ্তোরাও বৃক্ষশিলা উদ্যত করিয়া ক্লোধভরে চলিল এবং মূহ্মুহ্ ওঠিপন্ট দংশন ও গর্জন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অভ্যাদ দ্ধিমুখকে আগমন করিতে দেখিরা ক্লোধডরে ভ্জেদ্ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



পঞ্জরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে স্বমতাবির্থ ব্যবহারে প্রবৃত্ত জানিয়া, মহাবেগে ভ্তলে নিভিপত করিয়া ফেলিলেন। দিধম্থের অপ্য-প্রত্যপা চ্ণ হইয়া গেল এবং তিনি শোণিতার কলেবরে মৃহ্তে ছিল বিহ্নল হইয়া রহিলেন। পরে ঐ বার বানরগণের হলেত কথাপিং ম্বিরলাই সুম্ব বিরলে আসিয়া ভ্তা-দিগকে কহিলেন, দেখ, বখার কপিরাজ স্থারি রাম ও লক্ষ্যণের সহিত অবন্ধান করিছেছেন, চল, আয়য়া সেই ন্থানেই ব্রেইণ আয়য়া তাঁহার নিকট উপন্থিত ছইয়া, অব্গদের সমন্ত লোবের কথা জেলেখ করি। তিনি অতি কোপনন্বভাব, আমার মৃত্থ এই সমন্ত শ্রনিবেহ ক্রিকেরই বানরগণকে বিনাশ করিবেন। এই মধ্বেন তাঁহার পৈতৃক, ইহা নিকেত দ্বতবেশ, তিনি ইহার এইর্পে দ্রবন্ধার কথা জানিতে পারিলে নিশ্রেট এই সমন্ত মধ্বোল্যপ অবপার্য বানরকে দশ্ভাঘাতে চ্প করিবেন। ইয়েরা রাজ্যজার বিরোধী, বলিতে কি, ইহাদিগকে বন্ধন করিলে আমার অসহিক্তালনিত রোধ নিশ্চরই সমল হইবে।

মহাবল দ্ধিমুখ ভ্তাগণকে এইর্প কহিয়া উহাদিগেরই সহিত কণিরাজ স্থাীবের নিকট চলিলেন এবং অবিলাদে আকাশপথ আল্লয়প্রাক তথার উপস্থিত হইয়া, রাম ও লক্ষাপের সহিত স্থাীবকে দশনি করিলেন। তাঁহার মুখ বিবাদে কান, তিনি কৃতাজলিপটে স্থাীবের সলিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রশাম করিলেন।

তিৰ্ভিড্ সাধ্য অনুষ্ঠাৰ দ্বিমাণকে পদতলে নিপ্তিত দেখিয়া উদ্বিদ্দান কহিলেন, দ্বিমাণ উঠ উঠ, কি জন্য এইর্পে পদতলে পড়িলে? আমি তোমার অভ্যাদান করিতেছি, সত্য বন্ধ, তুমি কি কারণে ভীত হইয়াছ? মধ্বনের কুশল ত?

তখন দ্ধিম্থ স্থাবির এইর্প প্রীতিকর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গালোখানপ্রিক কহিলেন, রাজন্ ! বালী ও তুমি তোমরা উভরেই বানরগণের অধিপতি;
তোমরা কখন বানর্দিগকে মধ্বন ইচ্ছান্র্প উপভোগ করিতে দেও নাই,
কিম্তু আজ অল্গদ প্রভাতি বারগণ ঐ বন এককালে ভান করিয়াছে। আমি এই
সমস্ত রক্ষকের সহিত উপস্থিত হইয়া. উহাদিগকৈ প্রাঃপ্রাঃ নিবেধ করিলাম,

কিন্তু উহারা আমাকেও লক্ষ্য না করিয়া হৃষ্টমনে পানভোজন করিতেছে এবং নিবারণ করিলে আমাদিগকে দ্রুক্টি প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহারা কাহাকে ক্যোধভরে ধ্যোচিত অবমাননা করিয়াছে, কাহাকে চপেটাঘাত, কাহাকে পদাঘাত এবং কাহাকেও বা মহাবেগে উধের্ব নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজন্ ! তুমি বানরগণের প্রভ্, তুমি বিদ্যমানে ইহাদের এইর্প দ্র্দশা হইল!

তখন লক্ষ্মণ স্থাবিকে জিজাসিলেন, কপিরাজ! এই বনরক্ষক কি জন্য আসিয়াছেন? এবং কি জন্যই বা এইর্প দুঃখিত হইয়াছেন?

তখন স্থাবি কহিতে লাগিলেন, আর্থ! অপাদ প্রভৃতি বানরগণ মধ্বনের
মধ্পান করিয়াছে, বার দ্বিম্থ আসিয়া আমাকে এই কথাই স্কাপন করিতেছেন।
এক্ষণে বাধে হয়, আমি বে-সমস্ত বারকে দক্ষিণিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম,
তাঁহারা কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, নচেৎ এইয়,প ব্যতিক্রমে তাঁহাদের
কদাচই সাহস হইত না। বখন তাঁহারা মধ্বনে উপস্থিত তখন বোধ হইতেছে
কার্যাসিন্ধির ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই সমস্ত বনরক্ষক তাঁহাদের উপদ্রবণান্তির
চেন্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহায়া কোধাবিন্ট হইয়া ইহাদেগকে প্রহার করিয়াছেন।
বাঁর দ্বিম্থ মধ্বনের প্রধান রক্ষক আমরাই ইংলেক তথায় নিয়োগ করিয়াছি,
কিন্তু ঐ বাঁরগণ ইংলকেও লক্ষ্য করে নাই। এক্ষ্যে অপসর কেই নয়, এক্ষাচ
হন্মানই দেবা জানকার দর্শন পাইয়াছেন। বা্মি সেই মহাবাঁর বাতাঁত এই
বিবয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। ব্রত্তি কার্যাসিন্ধ তাঁহায়ই আয়তঃ;
সাহস, বলবাঁর ও শাক্ষবেধ তাঁহায়ই অটেই করিয়াছেন। এই বনরক্ষকেরা তাঁহাদের
উপদ্রবাশিতর জন্য চেন্টা পাইয়াছিল, ইহায়া অপমানিত হইয়াছে, এই মধ্রবাদা দ্বিম্ম আমাকে এই কর্মা জ্ঞাপন করিবার জনাই উপস্থিত ইইয়াছেন।
বাঁর। বানরেরা বখন পার্মিমাদে উন্মন্ত, তখন নিন্দর জানকার উন্দেশলাভ
হইয়াছে। দেখ, আমরা দেবগণের প্রতিকানন্ধর,প ঐ বন প্রাণত হইয়াছি,
বানরেরা অক্তকার্য হইলে কথন তন্মধ্যে উপপ্রব করিত না।

তখন রাম ও লক্ষাণ স্থাবির এই শ্রুতিস্থকর বাক্য শ্রণপ্র কারপর-নাই পরিতৃণ্ট ইইলেন। অনন্তর স্থাবিও ই্ন্টমনে বনরক্ষ দ্যিম্থকে কহিলেন, মাতৃল! বানরগণ কার্যসিশ্ব করিয়া বে মধ্বনের ফলম্ল ভক্ষণ করিডেছে আমি ভোমার নিকট এই কথা শ্রিরা অভিমাত প্রতি হইলাম। একণে ভাহাদিগের উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকা আবশ্যক, ভূমি গিরা প্রবিং মধ্বনের রক্ষাকারে নিব্রে থাক এবং হন্মান প্রভাতি বানরগণকে শীঘ্র এই স্থানে পাঠাইয়া দেও। কির্পে জানকীর উল্লেশলাভ হইল ভাহা শ্রিবার জন্য জামরা অভ্যুত্ই উংস্ক রহিলাম।

চড়ংশণ্টিভম সর্গা। অনশ্তর বনরক্ষক দ্যিমুখ হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলকে অভিবাদন করিয়া বানরগণের সহিত প্নর্থার আকাশপথ আশ্রয়প্র্কি মধ্বনে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, বানরগণ মদ্বেগ হইতে সম্পূর্ণ উদ্মান্ত হইয়াছে এবং ম্রশ্বার দিয়া অনবরত মদরস পরিভ্যাপ করিতেছে। তথন দ্যিমুখ কৃতাপ্রলিপ্রেট্ অণ্যদের স্থিতিত হইলেন এবং একাশ্ত প্রেকিত হইয়া কহিতে

লাগিলেন, কুমার! এই সমস্ত বনরক্ষক অজানতই তোমাদিগকে মধ্পানে নিষেধ করিয়াছিল, এক্ষণে সকলকে ক্ষমা কর। তুমি য্বরাজ এবং এই মধ্বনের অধিপতি, তুমি দ্রপথ পর্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে সকছন্দে মধ্পান কর। আমি অগ্রে ম্থতানিকথন কোথাবিপ্ট হইয়াছিলাম, এক্ষণে ক্ষমা কর। তুমি ও স্ত্রীব উভয়েই ভ্তপ্ব বালীর নাায় বানরগণের অধিপতি, এক্ষণে ক্ষমা কর। আমি স্থাবির নিকট তোমাদের সমস্ত সংবাদ দিয়াছি; তিনি শ্বনিয়া সন্তৃষ্ট হইয়াছেন এবং মধ্বনের অত্যাচারের কথা কর্ণগোচর করিয়াও কিছ্মার র্ফা হন নাই। তিনি আমাকে কহিলেন, দ্বিম্বং! তুমি গিয়া শীন্ত তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেও।

তখন অপ্যাদ কহিলেন, বানরগণ! এই দ্ধিম্খ আসিয়া হ্ণ্টান্ডঃকরণে স্থাবির কথা নিবেদন করিতেছেন, ইহাতেই বোধ হয়, রাম আমাদিগের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন। একণে আমরা ত বিশ্তর অকার্য করিলাম, স্করাং এই স্থানে থাকা আর আমাদিগের উচিত হইতেছে না। চল, অতঃপর সকলে কপিরাজ স্থাবির নিকট গমন করি। আমি তোমাদের অধান, তোমরা আমার বের্প কহিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহাই করিব। আমি বদিও যুবরাজ, তথাচ তোমাদিগকে আদেশ করিতে সাহসী নহি।

বানরণণ অংগদের এইর্প বাক্য শ্রবণপূর্ব বিশ্বনানে কহিল, কুমার! প্রভ্র্ হইয়া কে এর্প কহিতে পারে? অন্যে একি গরে নিজের প্রভ্রম দর্শাইয়া থাকেন। কিন্তু তোমার কথা শ্রতন্ত্র তুমি বের্প কহিতেছ ইহা তোমার বিনীত ভাবের সম্ভিত হইল, বিল্লে ক, এইর্প সম্ভিই তোমার ভাবী ভাগ্যোমতি স্মুক্তি বাস্ত করিভেছি একণে চল, আমরা কপিরাজ স্থাবির নিক্ট গমন করি। সভাই ক্রিভিছি, আমরা তোমার আজ্ঞা ব্যতীত কুলাপি এক পদও যাইতে সাহসূহিকী।

অনশ্তর বানরগণ গগাতিল আবৃত করিয়া কপিরাজ সংগ্রীবের নিকট চলিল। সর্বাগ্রে যুবরাজ অঞ্চল ও হনুমান। উহারা বন্দ্রোংক্ষিণ্ড উপলবং মহাবেশে চলিল এবং বাতাহত ঘনঘটার ন্যার খোর ও গভার গর্জন করিতে বার্গিল। তন্দ্রটে কপিরাক স্থাীব রামকে প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, সংখ! আন্বংড হও, বানরগণ অবশ্যই জানকার উদ্দেশলাভ করিয়াছে, নচেং এইর্প কাল-বিলম্বে কেহই এস্থানে আসিত না। আমি অপ্যদের হর্ষ দেখিয়া স্ক্রপণ্টই ব্রবিতেছি, কার্যের ব্যাঘাত ঘটিলে ইনি কখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অন্যান্য বানরেরা কৃতকার্য না হইলেও স্বভাবদোধে চাপল্য প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে অধ্যদ নিশ্চয়ই জনমনে ও দীনবদনে আসিতেন। মধ্বন আমাদিগের পৈতৃক, কার্যসিন্ধি না হইলে অঞ্চদ কদাচ তথায় প্রেশ করিতেন না। রাম! তুমি আশ্বন্ত হও, অপর কেহ নয়, একমার হনুমানই জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। ব্রিম্প ও কাষ্ট্রিসন্পি তাঁহারই আয়ত্ত ; বঙ্গ, উৎসাহ ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। হন্মান, জাম্বমান ও অঞাদ যে কার্যের নেতা তাহার কদাচই অনাথা হইবে না। সখে! এক্ষণে চিন্তা নাই, বমভংগ ও মধ্পোনেই অন্মান করিতেছি, বানরগণ কৃতকার্য হইয়াছে।

সিন্ধিলাভ-গবিতি বানরগণের কি**লাকিলা রব ক্রমশঃ নিকটে গ্র**াত হইতে লাগিল। তথন কপিরাক স্থাবিও হ্ন্টমনে লাগালে প্রসারিত করিয়া দিলেন। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



অন্তর বানরগণ স্তমান্বরে রামদর্শনাথী হইরা আগমন করিল এবং স্ব্রাই ও রামকে প্রণাম করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হন্মান রামের সন্মিহিত হইরা অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জালপূটে কহিলেন, বীর! আমি দেবী জানকীরে দেখিয়াছি। তিনি কুশলে আছেন এবং স্বীয় পাতিরতা রক্ষা করিতেছেন।

তথন রাম ও লক্ষ্যাণ হন্মানের নিকট এই অম্তত্ন্য সংবাদ পাইবামার বারপরনাই সন্তুন্ট হইলেন। মহাবীর লক্ষ্যাণ কপিরাজ স্থাবীবকে প্রতিমনে সবহ্মানে নিরীক্ষণ করিলেন এবং রামও প্রতি ইইরা সাদরে হন্মানের প্রতি ঘন ঘন দ্ভিপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাতিতম সর্গা। অনশ্তর সকলে কাননশোভিত প্রপ্রবন্দলে গমন করিলেন।
তথায় বানরগণ রাম লক্ষ্যাণ ও স্থাতিকে অভিবাদনপূর্বক জানকীর ব্তাশ্ত
আন্প্রিক কহিতে লাগিল। রাবণের অশ্তঃপ্রমধ্যে জানকীর নিরোধ, রাক্ষ্যী৪০

গণকৃত ভংশিনা, তদীয় স্বামিভন্তি এবং রাবণ-নিদিন্টি জীবিতকাল, ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত কথা কহিতে লাগিল।

তখন রাম জ্বানকীর সর্বাহগীণ কুশল প্রবণে প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বানরগণ! এক্ষণে দেবী কোথায় আছেন এবং আমার প্রতি তাঁহার কির্প অনুরাগ?

তখন বানরেরা জানকীর বৃত্তান্ত বর্ণনে হনুমানকে অনুরোধ করিল। হন,মান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া রামের হস্তে অভিজ্ঞানস্বরূপ প্রদীশ্ত স্বর্ণমণি প্রদানপূর্বক কুডাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, দেব! আমি সীতার অন\_সম্ধানার্থ শত যোজন সমন্ত্র লংখন করি। উহরে দক্ষিণ তীরে দুরাত্মা রাবণের লংকাপুরী। আমি তথার দেবী জানকীরে দর্শন করিয়াছি। তিনি রাবণের অন্তঃপরমধ্যে নিরুখ, রাক্ষ্মীগণ নিরুতর তাঁহার প্রতি তর্জন-গর্জন করিতেছে। তিনি তোমার অনুরাগেই প্রাণ্ধারণ করিরা আছেন। বিকটাকার রাক্ষসীরা তাঁহার রক্ষক। তিনি তোমার বিরহে অতিশয় কণ্ট পাইতেছেন। তাঁহার পূর্ণ্টে একমার বেণী কম্বিত। তিনি দীনমনে নিরুতর ধ্যানে নিমণ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার শ্যা ধরাতল, বর্ণ হিমাগমে কমলিনীর ন্যার মলিন। তিনি রাবণের প্রতি বিশ্বেষ-বশতঃ প্রাণত্যাগের সংকল্প করিরাছেন। দেব! আমি ক্রিকনাকু রাজকুলের খ্যাতি কীর্তান করিয়া ডাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করি ক্রিউহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইরা স্ববন্ধব্য জ্ঞাপন করি। তিনি সুখ্য ক্রির সহিত স্থাতার কথা শ্রনিরা সম্পূর্ণ হইরাছেন। তোমার প্রতিই নিয়ন্ত ক্রির ভার এবং তোমার উদ্দেশেই তাঁহার সমস্ত কার্য। রাম! আমি সেই ক্রেপ্সেশরারণা সীতাকে এইর্পই দেখিলাম। চিত্রক্টে তোমারই সমক্ষে একটি ক্রেপ্সিটার উপর বের্পে অত্যাচার করে তিনি অভিজ্ঞানস্বর্প আনুপ্রিক পেই কথা কহিয়াছেন এবং আমি লংকাপ্রীতে স্বচকে যাহা কৈছ দেখিলুছি তিনি তৎসম্পর্ও কহিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি যমপ্রেক এই চ্ডুমেণি আনরন করিলাম, তিনি কপিরাজ স্থাীবের সমক্ষে ইহা তোমাকে অপূর্ণ করিতে বলিয়াছেন। ভূমি মনঃশিলা স্বারা ডাঁহার যে তিলক রচনা করিয়া দেও, তিনি প্রে: প্রে: ইহা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। আরও কহিলেন, আমি আর একমাসকাল জীবিত থাকিব, পরে রাক্ষসগণের হল্তে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! দেবী জানকী আমাকে এইর্পই কহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি যের্পে সমূদ পার হইতে পার তাহারই উপার কর।

বট্বলিউজম লগা ॥ অনন্তর রাম জানকীপ্রদন্ত ঐ মণিরত্ন হ্দরে স্থাপনপ্রবিদ্দেশ মন্দ রাদন করিতে লাগিলেন এবং বারংবার তাহা নিরীক্ষণপ্রবিদ্দ অগ্রন্থ নিরীক্ষণপ্রবিদ্দ অগ্রন্থ কাচনে কপিরাজ সম্গ্রীবকে কহিলেন, সথে! বংসলা খেন্ বংসদশনে যেমন সিন্ধ হর এই চ্ডামণি দেখিয়া আমার হ্দরও সেইর্প স্নিন্ধ হইতেছে। বিদেহরাজ জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃণ্ট মণিরত্ন জানকীরে অপণি করিয়াছিলেন; ইহা সালিলোখিত ও সম্রগণপ্রজিত। প্রবি দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞানে পরিতৃণ্ট হইরা ইহা ঐ রাজ্যিকে প্রদান করেন। আজ্ল এই মণিরত্ন দেখিয়া পিতা দশরথ ও রাজ্যি জনককে আমার বারংবার স্মরণ হইতেছে। প্রের্সী জানকী ইহা মন্তকে ধারণ করিতেন, আজ্ল যেন বোধ হইতেছে আমি সাক্ষাৎ সন্বব্ধ তাহাকেই পাইলাম। সোমা! তুমি প্রেঃ প্রাঃ বল, জানকী কি কহিলেন।

জলসেক দ্বারা মৃছিত ব্যক্তির বেমন চৈতনা হইয়া থাকে তদুপ তাঁহার কথায়
আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হইবে। লক্ষ্যণ! আমি জানকী বাতীত এই মাণিটি
দেখিলাম ইহা অপেক্ষা আর আমার কি কন্টকর আছে। এক্ষণে বাদ কন্টেস্কেট
আর একমাস অতীত হয় তবেই তিনি বহুকাল বাঁচিবেন। বীর! আমি সেই
কৃষ্ণলোচনা জানকীর বিরহে ক্ষণমান্তও তিন্ঠিতে পারি না। এক্ষণে যে স্থানে
তাঁহাকে দেখিয়াছ আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়া চল। আমি তাঁহার উদ্দেশ
পাইয়া কিছুতেই কালবিলন্ব করিতে পারি না। জানকী অত্যতে ভীর্ত্বভাব,
জানি না, তিনি কির্পে সেই ভীষণ রাক্ষ্সগণের মধ্যে কালহরণ করিতেছেন।
অন্ধকারম্প্ত শারদীয় চন্দ্র বেমন মেঘের আবরণে মালিন হইয়া যায় সেইর্প
তাঁহার মুখমন্ডল এক্ষণে প্রভাশনা হইয়াছে। হন্মন্! জানকী কি কহিলেন
তাঁহার মুখমন্ডল এক্ষণে প্রভাশনা হইয়াছে। হন্মন্! জানকী কি কহিলেন
তাঁম আমাকে ব্যথার্থ বল; রোগাঁর পক্ষে বেমন ঔষধ তাঁহার বাক্যও সেইর্প
আমার প্রাণধারণের পক্ষে ব্যেক্ট হইবে। বল সেই মধ্রভাবিণী কি বলিলেন।
বল, তিনি দৃঃধের পর দৃঃখ সহিয়া কির্পে জাঁবিত আছেন।

সাণ্ডৰ বিশ্বতম সাগা ॥ তখন হন্মান কহিতে লাগিংকট রাম! চিত্রক্ট পর্বতে বারসসংক্ষান্ত যে ঘটনা হয়, জানকী অভিজ্ঞানন্ত প্রেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। একদা তিনি ঐ পর্বতে তোমার সহিত্ সংখে নিম্নিত ছিলেন এবং তুমি জাগারিত হইবার প্রেই ন্বয়ং গাটোখান করেন। ইতাবসরে এক কাক আসিয়া সহসা তাঁহার ন্তনতট ক্ষতবিক্ষত করিল দেয়। তংকালে তুমি জানকীর জ্লোড়ে প্রস্কৃত ছিলে, স্তরাং ঐ কাক নিজ রে আবার আসিয়া তাঁহার ন্তন্ত্রাং লাভিমার জাবিক্ষত করে। তেমের স্বাণা শোণিত্যিক, জানকী বন্দ্রণার তোমাকে জাগারিত করিলেন। তখন ফুলি বচকে তাঁহার ঐর্প দ্রবন্ধা দেখিয়া ভ্রজগাবং গার্জনপ্রেক কহিলে, বলা, সিখাগ্র ন্বারা কে তোমার ন্তনতট ক্ষতবিক্ষত করিল? জোধপ্রদাণত পণ্যমুখ্য সপ্রের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুদিকৈ দৃষ্টি প্রসারণ করিলে এবং সহসা ঐ বায়সকে রভার নথে সাঁতার সম্মুখে দেখিতে পাইলে। সে ইন্দের পরে, গতিবেগে বায়্র তুলা। সে ভ্রিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামার ক্রোধে নেরখ্যাল আবতিতি করিয়া, উহার বিনালে কৃতসক্ষণ হইলে এবং দর্ভাশ্তরণ হইছে একটি দর্ভা গ্রহণপ্রক রক্ষাল্যমন্তে বোজনা করিলে। দর্ভা মন্তপ্ত হইবামার প্রসারকর নায় জর্লিয়া উঠিল এবং তুমিও তংকাণাং উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উন্ভান হইল, দর্ভাও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কাক পরিবাণ পাইবার জন্য রিল্যাক পর্যটন করিল, কিন্তু দেবতারাও তোমার ভয়ে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সে তোমার লরণাপার হইল। তুমি উহাকে ভ্তলে নিপতিত দেখিয়া একানত কৃপাবিদ্য হইলে এবং দন্তাহ হইলেও রক্ষা করিলে। কিন্তু তোমার রক্ষাল্য অযোগ ক্রিলে। কিন্তু তোমার রক্ষাল্য অযোগ তাহা কদতে বার্থ হইবার নয়, এই কারণে তুমি তন্দ্রারা কেবল ঐ কাকের দক্ষিণ চক্ষ্য নন্ট করিলে। পরে কাক রাজা দশরথ ও তোমাকৈ নমন্দ্রারগ্রহ ন্বন্ধানে প্রস্থান করিলে।

বীর! জানকী আরও কহিজেন "জানি না তুমি কি জন্য রাক্ষসগণকৈ ক্ষমা করিতেছ। যুক্তে তোমার প্রতিত্তকদ্বী হইতে পারে দেব দানব ও গণ্ধর্বের মধ্যেও এমন কৈহ নাই। এক্শে আমার প্রতি যদি তোমার কিছুমার দ্বিট থাকে তবে



শীঘ্রই স্শাণিত শরে দ্বাতি রাবণকে সংহার কর। বীর লক্ষ্যণই বা কিজনা আত্নিদেশে আমায় উম্পার করিতেছেন না। ঐ দ্ই তেজস্বী রাজকুমারের বল-বিক্রম স্রগণেরও দ্নিবার, একণে তাঁহারা কি জনা প্রমার উপেকা করিতেছেন। যথন তাঁহারা সাধাপক্ষেও উদাসীন হইয়া আছেন স্থান বোধ হয় আমারই কোন দ্রদ্ভট ছটিয়া থাকিবে।"

রাম! আমি জানকীর এইর্প দীনবাক প্রথণ করিয়া কহিলাম, দেবি! আমি
সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার রিছিন দুঃখে সকল কার্যেই উদাসনি হইয়া
আহেন এবং মহাবীর লক্ষ্যাণও ক্রির এইর্প অবস্থান্তর দেখিয়া, অস্থে
কালহরণ করিতেছেন। একণে ক্রিম বহুক্রেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম।
অতঃপর তুমি আর হতাশ হর্তি না। বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দ্রঃ
হইবে। রাম ও লক্ষ্যাণ ক্রেমায় দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া, অচিরাং লঞ্কা
ভদ্মসাং করিবেন। মহাবীর রাম দ্রাচার রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া তোমাকে
অযোধ্যায় লইয়া বাইবেন। দেবি! এক্ষণে তাহার বোধগমা হয় এইয়্প কোন
প্রীতিকর অভিজ্ঞান যদি থাকে তাহা তুমি আমাকে অপণি কর।

অনশ্তর জানকী একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং এই উৎকৃষ্ট চ্ডার্মাণ বন্ধান্তল হইতে উন্মোচনপূর্বক আমার হলেত সমর্পণ করিলেন। আমি তোমার জন্য বন্ধাঞ্জলি হইরা, এই মণি গ্রহণ ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক প্রতাগ্রমনে ইচ্ছ্ক হইলাম। তন্দ্দেট জানকী অতিমার বাস্তসমুস্ত হইরা উঠিলেন এবং অপ্রপূর্ণ লোচনে বান্পগদগদ বচনে প্নর্বার আমাকে কহিলেন, দ্ত ! তুমি যখন পদ্মপলাশলোচন রাম ও মহাবীর লক্ষ্মণকে দেখিতেছ তখন তোমার সূখ-সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

পরে আমি কহিলাম. দেবি ! তুমি শীঘ্র আমার প্রতি আরোহণ কর, আমি অদাই তোমাকে রাম ও লক্ষ্যণের নিকট লইয়া যাইব।

তখন জানকী কহিলেন, দৃত ! আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার প্রত স্পর্শ করিব না, ইহা অত্যত ধর্মবির্দ্ধ । প্রে যে আমার রাক্ষসের গাত স্পর্শ করিতে হইয়াছিল, তাহা কেবল কালপ্রভাবে, তান্বিররে আমি কি করিব ? দৃত ! তুমি এক্ষণে সেই দৃই রাজকুমারের নিকট শীল্প প্রস্থান কর । তুমি তাঁহাদিগকে



এবং অমাত্য স্থাবিকে কুণল জিল্জার ক্রির। কহিও মহামীর রাম এই দুঃখ ক্রেশ হইতে শীঘ্রই যেন আমাকে উপক্রি করেন। দ্ত! অধিক আর কি, অতঃপর তুমি নিবিঘ্যে যাও।

জন্টৰন্টিডম সৰ্গ n দেব ! জানকী তোমার প্রতি স্নেহ এবং আমার প্রতি সোহার্দ্য নিবন্ধন ব্যাহতসমূহত হইয়া পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, দুড়ে! মহাবীর রাম যুদ্ধে দ্বর্বান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া যেন শীল্প আমাকে উষ্ধার করেন। দেখা ডোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জ্বনাও উপশ্য হইতে পারে, এক্ষণে র্ঘাদ তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই লগ্কার কোন নিভাত স্থানে অস্তত একদিনের জ্বসাও অবস্থান কর, পরে গতক্রম হইরা কলা প্রস্থান করিও। আমি একদুর্ল্ডে তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব বটে কিন্তু তদর্বাধ জ্বীবিত থাকি কি না সন্দেহ হইতেছে। আমি একে দঃশের উপর দঃখ সহিয়া আছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমায় আরও বিহত্তল করিবে। বীর! জানি না, বানর ও ভল্লে,কগণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও ঐ দুই রাজকুমার কিরুপে এই দুম্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। তুমি, গর্ড় ও বায়, এই তিনজন ব্যতীত এই সম্দুর লংঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বৃদ্ধিমান, এক্ষণে বল ইহার কির্প উপায় অবধারণ করিতেছ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য সাধন করিতে পার এবং তোমার এইরূপ বলবীর্য অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু যদি রাম সসৈনো আসিয়া সমরে শত্র বিনাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সম্চিত কার্য করা হইবে। তিনি বদি এই লংকাপারী বানরসৈন্যে আচ্ছপ্র করিয়া আমাকে भरेसा यान <u>जारा रहेलारे जाँशाई প্রকে সম</u>্চিত কার্য করা হইবে। দ্ত! এক্ষণে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



সেই মহাবীর যাহাতে অন্ত্প বিক্রম প্রকাশে উৎস্ত্রে তুমি তাহাই করিও। তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ সুটেটি মহাবীর, তিনি তোমার উত্থার সংকলেপ কৃতনিশ্চর হইয়া আছেন। একুক্তিনি স্বয়ং রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সম্পিত কান্তই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞান্বতাঁ ভ্তা, উহার সৈবেল ও মহাবাঁথা, উহাদিগের গাঁত কোনদিকে কদাচই প্রতিহত হয় না জিলার মনোবেগবং শীল্প গমন করিয়া থাকে। দ্বুকর কার্যেও উহাদিগের কোন্ত প্রকাশ অবসাদ দ্বুট হয় না। উহারা বার্বেগে বারংবার এই সসাগরা প্রথম প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দেবি! কাপরাজের নিকট আমা হইতে উংকৃষ্ট এবং ক্সিমার সমকক এমন অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দুরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দূর্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত ইইয়াছি। দেখ, উৎকৃষ্টেরা ক্থন কোন কার্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপি-বীরেরা এক লম্ফে সমূদ্র লম্বন করিয়া লম্কায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার প্রেঠ আরোহণপূর্বক উদিত চন্দ্রসূর্যের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তুমি অচিরাৎ সেই সিংহসঙ্কাশ মহাবীরকে ভ্রাতা লক্ষ্যণের সহিত লংকাদ্বারে দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ সিংহব্যান্তবিক্রালত করালনথ তীক্ষ্যদশন বানরগণকে সমাগত দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ লব্কার পর্বত-শিখরে ঐ সকল মেঘাকার বীরগণের সিংহন্যদ শর্নিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার সহিত বনবাস হহতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, অবোধ্যারাজ্যে অভিষিত্ত হইবেন ইহা তুমি শীন্নই দেখিবে।

রাম! জানকী তোমার শোকে অতিমাত্র আকুল হইলেও আমার এইর্প আশ্বাসকর বাক্যে বীতশোক হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন।

প্রথম সর্গা। মহান্ধা রাম হন্মানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত অন্যো-পানত প্রবণ করিয়া প্রতি মনে কহিলেন, এই প্রথিবীতে অন্য ব্যক্তি মনেও যে কার্যসাধনে সাহস করিতে পারে না, হনুমান সেই দৃষ্কর কার্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছেন। একণে বিহগরাজ গর্ড, বায় ববং এই মহাবীর ব্যতীত সম্দ্র লত্যন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। লত্কাপুরী রাবণরক্ষিত এবং দেবদান্বেরও দুর্গম, কোন্ বীর স্ববিক্রমে ভন্মধ্যে গিয়া জীবনসত্তে বহিগতি হইতে পারে? যে ব্যক্তি হন্মানের ভুল্য বীর্যবান নয়, এই বিষয়ে কদাচই তাহার সাহস হইতে পারে না। ইনি এক্ষণে দ্বুকরসাধনপূর্বক কপিরাজ সুগ্রীবের ভুত্যোচিত কার্ব করিরাছেন। বিনি কন্টসাধ্য ভর্তনিরোগ পালন করিয়া, অন্-রাগের সহিত অবাশ্তর কার্ষেও হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম প্রুষ। যিনি ভর্তনিয়োগ পালনপূর্বক সাধ্য পক্ষেও প্রীতিকর অবাস্তর কোন কার্য করেন না, ড়িনি মধ্যম পুরুষ। আর যিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কার্যের ব্যতিক্রম করিয়া পাকেন, তিনি অধম প্রের। এই মহাবীর ভত্নিয়ের পালন করিয়াছেন, বিজয়ী হইয়াছেন এবং স্থাবকেও পরিতৃত করিয়াছেন আজ ইনি জানকার সংবাদ আনয়নপূর্বক আমাকে, লক্ষ্মণকে, অধিক কি, বিদ্ধবংশকেও ধর্মত রক্ষা করিলেন। িক্তু আমি ই'হার এই কার্ষের অনুক্রি∳প্রীতিদান করিতে পারিলাম না,

এইজন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। বিশ্বন্ধন আলিংগনই আমার যথাসবস্থি, অতঃপর আমি এই মহান্ধাকে প্রীরিভারে তাহাই দান করিব।

এই বলিয়া রাম রোমাণিত কলেবরে হন্মানকে আলিংগন করিলেন এবং কিরংকণ চিন্তা করিয়া সুক্তিবর সমক্ষে প্রনর্বার কহিতে লাগিলেন, একণে জানকীর ত অনুসন্থান ইইল, কিন্তু সমুদ্রের কথা স্মরণ হইলে মন উদাস হইয়া উঠে। অগাধ সমৃদ্র দুলাভার, জানি না, বানরগণ কির্পে তাহা উত্তীণ হইবে। হন্মন্! তুমি ত জানকীর উদ্দেশ আনিলে, একণে বল, সমৃদ্র লঙ্খনের উপায় কি? মহান্ধা রাম এই বলিয়া শোকাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ন্ধিতীয় সর্গ ॥ তথন কপিরাজ স্থানি রামকে নিতানত উদ্বিশন দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বারি! তুমি সামানা লোকের ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছ ? কৃত্যা যেমন কথ্তা ত্যাগ করে সেইর্প তুমি শোকসন্তাপ পরিত্যাগ কর। এক্ষণে দেবী জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে, শত্পুরী লংকারও অনুসন্থান হইয়াছে, অতঃপর তোমার এইর্প শোক করিবার আর কারণ কি? তুমি ব্দিমান ও পশ্চিত, এক্ষণে এইর্প ব্দিখনোর্বলা দ্র কর। আমরা নিশ্চয়ই নককুম্ভীর-প্র মহাসম্দ্র উত্তীর্ণ হইয়া, লংকাপ্রবেশ ও শার্সংহার করিব। বার! যে ব্যক্তি শোকবলে নির্দাম ও নির্ণমহ হয় তাহার কার্যক্ষতি হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে বিপদও দ্বিশ্বার হইয়া উঠে। এই সম্প্ত য্থপতি বানর মহাবল-

পরাক্লান্ত; ইহারা তোমার প্রিয়সাধনের জন্য অন্নিপ্রবেশও স্বীকার করিতে পারে। ইহাদিগের হর্ষ দুন্দে অনুমান হয় এবং আমারও দুঢ় বিশ্বাস যে, আমরা শহনোশ করিয়া, দেবী জানকীরে নিশ্চয়ই উন্ধার করিব। বীর! অতঃপর তুমি ইহার উপায় অবধারণ কর। যেরুপে সমুদ্রে সেতৃবন্ধন হইতে পারে, যেরুপে লংকানগরীতে সুখসঞ্চারলাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ কর। সম্দ্রকে সেতৃ প্রস্তৃত না করিলে স্বাস্ত্রত লংকা আক্রমণে সাহসী হন না। **ল**ংকার সম্মূখ পর্যান্ড সেড্রন্থন আবশ্যক, বানরসৈন্য সমূদ্র লাংঘন করিলে, আমরা নিশ্চয়ই জয়শ্রী অধিকার করিব। বলিতে কি. এই সমস্ত বীরের উৎসাহ দেখিয়া এই বিষয়ে আমার এইর্প হৃৎপ্রতার হইতেছে। এক্ষণে তুমি এই সর্ব-নাশক অবসাদ পরিত্যাণ কর; শোকের অবসাদই পরেষের বলবীর্য বিফল করিয়া দেয়। তুমি পৌরুষ প্রকাশ কর, পারুষকারই অলৎকার। প্রির পদার্থ নষ্ট বা অন, দিন্টই হউক, বীরের পক্ষে শোকতাপ কার্যের ব্যাঘাতক হইয়া থাকে। তুমি সর্বশাদের স্পাণ্ডত ও সর্বাপেক্ষা ব্যাত্থিমান, এক্ষণে মাদৃশ সমরসহায় সচিব-দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া শগ্রুজরের উদ্যোগ কর। তুমি যথন বৃস্থার্থ শরাসন-হল্তে দন্তায়মান হও, তথন তোমার সম্মুখে তিন্ঠিতে পারে, গ্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখিতে পাই না। এই সমস্ত বান্ত্রেউপর বাবদীয় কার্যভার। ইহাদিগের প্রতি নির্ভার করিলে কিছ,তেই হতু। ইতে হর না। একণে তুমি লোধ আপ্রার কর, শান্তশাল ক্ষান্তিই উৎসাহতিনা ও অকর্মণ্য হইরা থাকে।
আরও দেখ, যে ব্যক্তি উগ্রন্থভাব তাহাকে কর করে না এমন লোক অত্যন্ত বিরল।
বাহাই হউক, অতঃপর তুমি আমাদিরে সহিত সম্প্রলংখনের উপায় কর। এই
উপায় স্থিরীকৃত হইলে নিশ্চয় ক্রিলাভ হইবে। এই সমস্ত বানর মহাবলপরাল্লান্ড, ইহারা ব্কশিলা ব্যক্তি সার্যা, অনায়াসেই তোমার শন্ত্রংহার করিবে। আমি নানার প স্লক্ষণ এক জিপনার মনের হর্ষে অন্মান করিতেছি যে জয়প্রী অচিরাৎ তোমার হস্তগামির ইইবেন।

ভৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর রাম স্থানীবের এই ফ্রিসংগত বাক্যে অংগীকারপ্রেক হন্মানকে কহিলেন, বীর! তপোবল, সেতৃবন্ধ বা শোষণ, ধে-কোন উপায়েই হউক, আমি সম্দ্রলংঘন করিতে পারিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, লংকাপ্রীর কতগন্তি দ্বর্গ? সৈন্সংখ্যা কির্প? স্বারদেশ দ্বপ্রেশ কি না? রক্ষাবিধান কির্প? এবং গ্হস্মিবেশই বা কি প্রকার: তুমি স্বচক্ষে ষের্প দেখিয়াছ, বল, আমি এক্ষণে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষবং জানিতে ইচ্ছা করি।

তখন হন্মান কহিলেন, রাম! যে বিধানে লঞ্চা দ্র্গম, উহা যের্পে স্রক্ষিত, রাক্ষসেরা যের্পে রাজভন্ত, ষের্প সৈন্যবিভাগ, ষের্প বাহনসমাবেশ এই সমদত এবং রাবণের প্রভাববর্ধিত উৎকৃষ্ট সম্দিধ ও মহাসাগরের ভীমভাবও কীর্তন করিতেছি, প্রবণ কর। লঞ্চাপ্ররী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপ্র্ণ, উহার কপাট দ চবন্ধ ও অগ্রলয্ত্ত; উহার চতুর্দিকে প্রকান্ড চারিটি শ্বার আছে। ঐ শ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শার ও ফারস্কল সংগ্হীত রহিয়াছে। প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইবামার তদ্দ্রারা নিব্যারিত হইয়া থাকে। ঐ শ্বারে ফারস্কিত লোহময় স্তিক্ষ্য শত শত শত্যাী আছে। লঞ্কার চতুর্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরপ্রথাচত ও দ্রেশিয়া। উহার পরই একটি ভয়ঞ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ নক্রকৃশভীরপূর্ণ



ও মংস্যুসমাকীর্ণ। প্রত্যেক স্বারে এক-একটি বিস্তীর্ণ সেতু দুল্ট হইয়া থাকে। উহা যন্দ্রলম্বিত, প্রতিপক্ষীর সৈন্য উপস্থিত হইলে ঐ যন্দ্রম্বারা সেতু রক্ষিত হয় এবং শার্কেন্য ঐ ফার্বলেই পরিখার নিক্ষিণ্ড হইরা থাকে। সমস্ত সেতুর মধ্যে একটি সর্বাপেক্ষা স্ফুদ্ঢ়, উহা বহু,সংখ্য স্বর্ণস্তম্ভ ও বেদি স্বারা স্পোভিত আছে। দেখিলাম, রাক্ষসরাজ রাবণ ব্যুখার্থী, কিন্তু অত্যন্ত ধীরন্বভাব ও সাবধান। তিনি স্বয়ংই সতত সৈন্য পর্যবেক্ষণ ক্রিয়ে থাকেন। তাঁহার নগরী গিরিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত, নিরবলন্ব হইয়া তথায় ক্রিরিংণ করিতে হয়। উহা দেবনিমিত দ্বর্গের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ। উহাত্তি নদীদ্বর্গ, পর্ব তদ্বর্গ ও চতুর্বিধ কৃতিম দুর্গ আছে। ঐ পর্রী দ্বপ্রসারিত স্মুক্তর পারে নিমিত। সম্দ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুদিক নির্দেশ। ত্রিত রাক্ষস লংকার প্রশ্বার, নিষ্ত রাক্ষস দক্ষিণন্বার, প্রযুত রাক্ষস ক্রিমন্বার এবং নার্বন্দ রাক্ষস উত্তরন্বার নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহারা সুর্বশাস্ত্রবিং ও দুর্ধর্য ; উহারা খজাচর্ম ও শ্লে ধারণ করিয়া আছে : উত্তর্গের সংগ্রে চত্রগ্গ সৈনা। বহুসংখ্য রথী ও অশ্বারোহী লংকার মধ্য-স্থামধার রক্ষা করিতেছে। উহারা বীরবংশীয় ও রাবণের কিংকর। রাম! আমি লংকার সেতু ভগন ও পরিখা পূর্ণ করিয়াছি। সমস্ত প্রী ডম্মসাং ও প্রাকার ভূমিসাং করিয়াছি। এক্ষণে আইস, বে-কোন উপায়ে হউক সমাদ্র পার হই। বানরবীরেরা নিশ্চয়ই লঙ্কা জয় করিবে। সকলের কথা কি. অঞ্চদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জান্ববান, পনস, নল ও সেনাপতি নীল ই'হারাই কার্য সাধনে সমর্থ হইবেন। ই'হারা সেই শৈলকাননশোভিত প্রাকারবেণ্টিত তোরণ-মন্ডিত রাক্ষসপ্রী চূর্ণ করিবেন। এক্ষণে বদি সমস্ত বানরসৈনের সহিত সমূদ্ পার হওয়াই অভিপ্রেত হয়, তবে শীঘ্র সমূচিত মূহতের বৃশ্ধবারা করা আবশ্যক হইতেছে।

চতুর্থ সর্গ । রাম মহাবীর হন্মানের মুখে আনুপ্রিক সমস্ত ব্তান্ত প্রবদ করিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি যে রাক্ষসপ্রেরী লংকা চ্ব করিছে পার, তোমার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। এক্ষণে আমার কিছু বন্ধব্য আছে। এখন ত মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, এই বিজয়প্রদ মুহুত উপেক্ষা করা প্রেয়ন্কর হইতেছে না। অতএব আইস, আমরা যুখ্যাত্রা করি। দ্রোদ্ধা রাব্ব জানকীরে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে প্রাণসত্বে আর কোথার গিয়া পরিত্রাণ পাইবে। আসল্লকালে স্বাস্থ্যকর ঔষধ ও অমৃত পান করিলে রোগী যেমন আশ্বন্ত হয়, সেইর্প জানকী আমার এই

ষ্শ্ধবারার সংবাদে নিশ্চয়ই আশায় জীবন ধারণ করিবেন। অদ্য উত্তরফালগ্ননী, কল্য হসতা নক্ষরের সহিত চল্ফের যোগ হইবে। স্ত্রীব! চল, আমরা এই ম্হ্রতেই সসৈন্যে যুন্ধার্থ নিগতে হই। দেখ, চতুর্দিকেই শ্বভ লক্ষণ, আমার চক্ষের উধর্ব-ভাগ বারংবার স্পন্দিত হইতেছে, এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী হইব; আমি নিশ্চয়ই রাবণকে বধ করিয়া জানকীরে উম্বার করিব।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ও স্থাবি রামের এই উৎসাহকর বাকো ধারপরনাই সন্তৃত হইলেন। অনন্তর রাম প্নর্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহাবীর নীল পথপরীক্ষার্থ শতসহস্র বানর লইয়া সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা কর্ন। নীল! যথার ফলম্ল স্লেভ, পানীয় জল শ্বছ ও শীতল এবং মধ্ও প্রচ্রে পরিমাণে প্রাশ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্যসকল লইয়া চল। বিপক্ষেরা বিষসংযোগ শ্বারা গন্তব্যপথের ফলম্ল দ্বিত করিতে পারে, স্তরাং তুমি সৈন্যরক্ষার্থ সতত সাবধান হইয়া থাক। বানরগণ নিবিড় অরণ্যে গিয়া বিপক্ষের গণ্ড সৈন্য অন্সন্ধান কর্ক। বে-সকল বানরের অন্তঃসার নাই, তাহারা এই প্থানে থাকুক। দেখ, উপস্থিত কার্য বলবীর্যসাধ্য, ইহাতে বীরসৈন্যের সমাবেশ আবশ্যক হইতেছে: অতএব বানরবীরগণ সাগরবক্ষবং-প্রসারিত সৈন্যসকল লইয়া প্রস্থান



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ন। পর্বতাকার গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ গবিত ব্য়ভের ন্যায় সর্বাগ্রে গমন কর্ন। ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পাশ্ব এবং গশ্যাজবং দ্রার্থ গশ্যমদন উহার বাম পাশ্ব রক্ষা কর্ন। আমি সৈন্যমন্তলীর মধ্যম্পলে হন্মানের স্কশ্যে আরোহণ করিব এবং কৃতান্তদর্শন মহাবীর লক্ষ্যাণও অংগদের স্কশ্যে আরোহণ করিবেন। আমরা সৈন্যগণের হর্ষোংপাদনপ্রবিক গজার্চ ইন্দ্র এবং কুবেরের ন্যায় গমন করিব এবং মহাবীর জাশ্ববান, স্বেণ ও বেগদশী এই তিনজন সৈন্যের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবেন।

তখন সেনাপতি স্থাবি বানরগণকে ষ্ম্থানা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। বানরের পর্বতের গহরর ও শিখর হইতে সম্বর নিজ্ঞানত হইতে লাগিল। রাম সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। মাতংগতুল্য বানরবীরসকল তাঁহাকে গিয়া বেন্টন করিলে। মহাবল কপিবল তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সেনাপতি স্থাবি উহাদের রক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। সকলেই হৃণ্ট ও সন্তুণ্ট; কেহ গর্জন আরম্ভ করিল; কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল; কেহ পথের বিঘাদ্র করিবার জন্য অগ্রে তালেল; কেহ স্থোনিধ মধ্য পান ও ফলম্ল ভক্ষণ করিতে লাগিল; কেহ মঞ্জরীপ্রধানাভিত প্রকাশ্য বৃক্ষ ধারণ করিলে; কেহ সগর্বে একজনকে বহন এবং কৈহ বা অন্যকে কলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমরা বলবীবে রাক্ষসকুল নির্মান করিবার স্বর্জন বলিয়া সকলেই রামের সমক্ষেণজনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর স্বর্জনীল ও কুম্দে গতিবিঘা পরিহারের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য বানরগণের সহিত অগ্রে অগ্রে চলিলেন। মহাবল শতবলি দশ কোটি বানর লইয়া সৈন্যমণ্ডলীর চতুর্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। কেশরী, পনস, গজ ও অর্ক শত কোটি বানর সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের পার্শ্বরক্ষা এবং সন্থেণ ও জান্বনান বহনসংখ্য ভল্লাকের সহিত উহাদের পৃষ্ঠরক্ষায় নিয়ন্ত হইলেন। সেনাপতি নীল নানার্প উপদ্র-শান্তির নিমিত্ত সৈন্যগণকে বেণ্টন করিয়া চলিলেন এবং বলীমন্থ, প্রজন্ম, জন্ত ও রভস ইহারা সকলকে দ্রুত গমনের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ গতিপ্রসঙ্গে শতশৈলসভ্তুল সহাপর্বত, প্রফ্রল্লসরোজ সরোবর ও উৎকৃণ্ট তড়াগসকল দৃণ্ট হইল। বানরদৈন্য সম্দুবক্ষবং দ্রপ্রসারিত, উহারা প্রচণ্ডক্রোধ রামের উগ্র শাসনে গ্রাম, নগর ও জনপদসকল পরিহারপূর্বক তুম্বল রবে যাইতেছে। মহাবীর রামের পার্শ্ববিতী বানরগণ কশাহত অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মহাত্মা রাম হন্মানের স্কুম্বে এবং লক্ষ্মণ অঞ্চাদের স্কুম্বে আর্ড়, উ'হারা রাহ্ব ও কেতুর করাল কবলে অর্ধগ্রন্ত সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সকলেই হর্ষে উন্মত্ত; ইত্যবসরে লক্ষ্মণ চতুর্দিকে সমস্ত স্কেকণ নিরীক্ষণপূর্বক মধ্রবচনে রামকে কহিলেন, আর্য! আপনি অচিরেই রাবণকে সংহার ও জানকীরে উম্ধার করিয়া সমূম্পিক্তী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন। আমি ভ্লোক ও অভ্তরীকে নানার স্বাক্তণ দেখিতেছি। বার্
একাত স্গৃতিধ ও স্থাপ্পর্শ, উহা মৃদ্মন্দ প্রে সেনাের অন্ক্লে বহিতেছে;
ম্গপিকিগণ নিরবিচ্ছল মধ্র স্বরে কল্পু সিরতেছে; চতুদিক স্প্রসল্ল, স্ব্
নির্মল; শ্রু উজ্জ্বল, প্র্ব প্রপ্রভাগ সাভা পাইতেছেন। স্প্তির্মন্ডল দীস্ত
জ্যোতিতে উহাকে প্রদক্ষণ করিতেছেন ও দেখন অগ্রে আমাদের প্রিপিতামহ রাজবি বিশঙ্কু প্ররোহিত বশ্রিজ্ব শহিত বিরাজিত আছেন। বিশাখা আমাদিগেরই কুলনক্ষর, এক্ষণে উহা উপ্তিন্দা হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। নিঞ্চিতদৈবত মলে নক্ষর নিরণ্ডর দণ্ডালার ধ্যকেত্ তারা লপ্তা ও সণ্ডণ্ড হইতেছে। উহাই রাক্ষসগণের কুলনক্ষত, বলিতে কি, এই সমস্ত ঘটনা রাক্ষসগণেরই বংশ-নাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছে: লোকের আসমকালে কুলনক্ষত গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। এক্ষণে জল নির্মাল ও স্ক্রেস এবং ব্কাসকল নানার প সাময়িক ফলপ্রতেপ পূর্ণ রহিয়াছে। স্বঠেসন্য তারকাসম্ব-সংহারক সংগ্রামে যেমন শোভা পাইয়াছিল, সেইরূপ এই বিপ্লে বানরবল অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আর্য ! অধিক আর কি, এক্ষণে আপনি এই সমন্ত দেখিয়া প্রতি ও প্রসম হউন।

অনন্তর বানরগণের করচরণসম্থিত ভয়ত্বর ধ্লিজাল চতুদিকি আচছ্ম করিল; স্মাপ্রভা তিরোহিত হইয়া গেল; সমস্তই ধেন অন্ধ্বারময়; জলদজাল ধেমন গগনতলে চলিয়া যায়, তদুপ উহায়া পর্বত, বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণ দিক আবৃত করিয়া চলিল। উহাদের গতিপ্রভাবে নদীসকল যেন প্রতিস্মাতে যাইতেছে এইর্প বোধ হইতে লাগিল। উহায়া স্থানে স্থানে নির্মাল জলাশয়, বৃক্ষবহাল পর্বত, সমতল ভ্তল ও ফলপার্ণ বনে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সকলের মুখ হর্ষে প্রফাল্ল এবং সকলেরই গতিবেগ বায়ার অনার্প। উহায়া রামের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মনে মনে বিক্রমপ্রদর্শনের কল্পনা করিতে লাগিল। সকলেই যৌবনমদে উন্মন্ত, কেহ দ্রুতপদে যাইতেছে, কেহ লম্ব্রপান করিতেছে, কেহ কিলকিলা রব, কেহ পা্চছ আস্ফালন এবং কেহ বা ভ্তলে পদাঘাত করিতেছে। কেহ বাহাবিক্ষেপপর্বক বৃক্ষসকল চ্র্ণ, কেহ বা গিরিশ্রগ

ভশন করিল। কেই উত্ত্রুপ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং কেই বা সিংহনাদে দিগনত প্রতিধানিত করিতেছে। কেই বেগে লতাজাল ছিল্লভিন্ন করিল এবং কেই বা বৃক্ষশিলা লইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ইইল। এইর্পে ঐ বানরসৈনা দিবারাহি অবিশ্রানত যাইতে লাগিল। জানকীর উন্ধারই উহাদের মুখ্য সংকল্প, তংকালে আর কাহারই মনে বিশ্লামবাসনা রহিল না।

অদ্রে সহ্য ও মলয় পর্বত দৃষ্ট হইল। বানরেরা প্রফ্বল মনে তদ্পরি আরোহণ করিতে লাগিল। মহাবীর রাম ঐ দুই পর্বতের বিচিত্র বন, নদী ও প্রস্রবাদকল নিরীক্ষণপূর্বক যাইতে লাগিলেন। বানরগণ গতিপ্রসঙ্গে চম্পক, তিলক, আয়, প্রসেক সিন্দ্রার, তিনিশ ও করবীর বৃক্ষে উত্থিত হইল; কেহ কেহ অশোক, করয়, য়ট, জম্ব, ও আমলক বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিস; অনেকে স্বরম্য শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং বৃক্ষের পর্বপসকল বায়ুবেগে স্থালিত ও উহাদের মস্তকে পতিত হইতে লাগিল। চন্দনশাতল স্বস্পর্শ সমারণ বহিতেছে, মধ্গাধী বনমধ্যে প্রমরেরা ঝাকার দিতেছে। জমশাঃ সহ্য পর্বতের ধাতুস্ত, প হইতে রেণ্কণা উত্থিত ও বায়ুসংবাগে ঘনীছতে হইয়া সৈন্যসকল আক্ষম করিল। তথার নানাজ্যতীর প্রণ প্রস্কৃতিত আছে। কেতকী, সিন্দ্রার, বাসম্তী, কুন্দ, চিরবিন্দ্র, মধ্ক, বঞ্জুল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নার্ছাত্ত, পার্টালক, কোবিদার, মৃত্রিলিন, অর্জান, লিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিনিন্দা স্কর্ণাক, কদন্বার, বাসাকী, মৃত্রিলিন, অর্জান, শিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিনিন্দা স্কর্ণাক, কদন্ব, নীল, অশোক সরল, অধ্কেল ও পদ্মক এইসকল ব্কের ক্রিলা ত্রিরা তুলিল। ঐ পর্বত রম্বানীয় সরেবের ও পালকে স্কুন্দের্ভিত আছে। তিনিন্দাক্ষ হইয়াছে। বানরেরা প্রশানির করিতেছে এবং বরাই ও ক্রেরিথ ইত্সততঃ প্রাটন করিতেছে। উহার ম্থানে ব্যান্ত, ভল্লাক ও ক্রিরে ক্রেল করিরতছে। বিকচ পদ্ম, কুম্ন্ ও অন্যান্য জলজ প্রণ্ডেপ স্কেনিক আছে। গিরিশিখর স্বর্ম্য ও স্কুন্দ্র ও অন্যান্য জলজ প্রণ্ডেপ স্কুন্ন করিতেছে।

বানরগণ ঐ সমসত সরোবরে স্নান ও জ্বলপানপ্রেক ক্রীড়া আরন্ড করিল। অনেকে মদমত্ত হইয়া ব্লের অম্তাস্বাদ ফ্লেম্ল ও প্রপ ছিলভিল করিতে লাগিল এবং স্ক্রথ মনে দ্রোণপ্রমাণ লাস্বিত মধ্ফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কেই বৃক্ষ ভগন, কেই বা লতাজাল আকর্ষণ করিতে লাগিল, কেই মদগর্বে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লাফ প্রদান করিল। ক্রমশঃ সহাগিরি উহাদের পদশব্দে প্রতিধর্নিত হইয়া উঠিল। ভ্রিমখণ্ড যেমন স্বৃপক্ষ ধান্যে, উহা সেইর্প ঐ সমস্ত পিপালবর্গ বানরে পরিপ্রণ ইইয়া গোল।

অনশ্তর পদ্মপলাশলোচন রাম মহেন্দ্রশিখরে জারোহণ করিলেন। তিনি তদ্পরি আরোহণপ্রক কুর্মানীনসংকুল তরংগক্ষ্তিত মহাসম্দ্র দেখিতে পাইলেন এবং তথা হইতে অবতরণপ্রক কপিরাজ স্থাবি ও লক্ষ্যণের সহিত বেলাবনে প্রবেশ করিলেন। সম্দ্রের তীরুল্থ প্রশতরতল নিরবিছিল তরংগর আক্ষালনে ক্যালিত হইতেছে। রাম তথার উপনীত হইয়া কহিলেন, স্থাবি! এই ত আমরা মহাসম্দ্রে উপস্থিত হইলাম। একণে মনোমধ্যে কোন অভ্তেপ্র চিন্তার আবিভাব হইতেছে। এই ভীষণ সম্দ্রের পরপার অদৃশ্য, উপার বাতীত ইহা উত্তীর্ণ হওয়া স্ক্রিন; একণে এই স্থানে সেনাসলিবেশ কর। দেখ, রাক্ষ্যেরা মায়াবী, প্রতিপদেই অত্যিক্তপ্র বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব ব্যাপতিগণ সৈনারক্ষার্থ গমন কর্ন। স্বীয়-স্বীয় সৈনাবিভাগ পরিত্যাগপ্রেক কেইই ফেন কোথাও না যান।

অনন্তর সংগ্রীব ও লক্ষ্মণ রামের আদেশমার সম্দ্রতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। বানরসৈন্য বর্ণসাদ্দো দ্বিতীয় সম্দূর্বৎ শোভা ধারণ করিল। তৎকালে উহাদের তুম্বল পদসঞ্চারশব্দ সাগরের গশ্ভীর রব তিরোহিত করিয়া শুর্তিগোচর হইতে লাগিল। উহারা তিন ভাগে বিভক্ত; সকলেই রামের কার্যাসিন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। উহাদের সম্মুখে বিশ্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচন্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুদিকি অবাধে প্রসারিত ইইয়া আহে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণে ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উপারপূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরগাভগ্যী প্রদর্শনপূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াডে মহাসম্দ্রের জলোচছনাস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিদ্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্লীড়া করিতেছে। সম্ভ্রু পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীরদর্শন : উহার ইতম্ততঃ তিমি তিমিগ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ড-বেগে সন্তরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকান্ড দৈল; উহা অতলস্পর্শ ; ভীম 'অক্সেরগণ গতে লীন রহিরাছে। উহাদের দেহ জ্যোতিম্রা; সাগরবকে যেন আপনচ্প প্রক্ষিণত হইয়াছে। সমন্ত্রের জন্মরাশি নিরবাচ্ছর উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমন্ত্র আকাশতৃল্য এবং আকাশ সমন্ত্রতুল্য ; উভরের কিছ্নুমার বৈলক্ষণ্য নাই ; আকাশে তারকাবলী এবং সম্দ্রে ম্রাস্তবক ; স্ক্রিড়েশ ঘনরাজি এবং সম্দ্রে তর•গঞ্চাল ; আকাশে সম্দ্র ও সম্দ্রে আকাশ মিনির্মিছে। প্রবল তরগেগর পরস্পর সংঘর্ষনিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যার অন্বর্ক্ত ভীমরব শ্রুত হইতেছে। সম্প্র যেন অতিমার জন্ম ; উহা রোবভরে ফেল্ড উঠিবার চেন্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গশ্ভীর রব বার্তে মিশ্রিত হইছেলে বানরগণ বিশ্বিত হইরা নিনিমেবনেরে মধানমান লেখিকে জালিক। ্মহাসমাদ্র দেখিতে লাগিল।

পশুম লগ ৷ সেনাপতি নিলৈ সম্ভতটে স্থালীপ্রক স্ফাধাবার স্থাপন করিরাছেন এবং মৈশ্য ও শ্বিবিদ সৈনারকার্থ উহার চতুদিকে বিচরণ করি:তছেন। এই অবসরে রাম সক্ষাণকে পাশ্ববতী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বংস! শোক কালপ্রভাবে বিনন্ট হইয়া বায় সত্য, কিন্তু বদব্ধি প্রেরসী আমার চক্ষের অন্তরাল হইয়াছেন, তদৰ্বধি আমার শোক দিনদিনই বধিত হইতেছে। জানকী দুরে আছেন, আমি তম্প্রন্য দুঃখিত নহি, রাক্ষ্য তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে, আমি ভন্জন্যও দুঃখিত নহি, কিন্তু ভাঁহার জীবনকাল সংক্ষিণত হইতেছে, এই আমার দুঃখ। বায়ু! বথায় জানকী ভূমি সেই স্থানে বহুমান হও এবং তাঁহার সর্বাংগ \*পর্শ পূর্ব ক আয়াকেও স্পর্শ কর ; দেখ তোয়াতে জ্ঞানকীর স্পর্শ এবং একমার চন্দ্রে উভরের দৃশ্টিসমাগম আমার অধিকতর শাশ্তিপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। হা! জানকী হরণকালে হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া কডই চীংকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চিন্তা বিষবৎ আমার সর্বাপ্য দশ্ধ করিতেছে। বিরহ যাহার কাঠ, প্রিয়চিন্তা যাহার নির্মাল শিখা, সেই কামানল পিবারাটি আমাকে সন্তম্ভ করিতেছে। বংস! আমি আজ একাকী সমন্ত্রজ্ঞালে প্রবেশ করিব, তাহা হইলে জনপতে কাম আর আমার প্রতি বাম হইতে পারিবে না। দেখ, আমি জানকীর সহিত এক প্রথিবীতে আছি, এই আমার পক্ষে বথেষ্ট : আমি এই প্রবোধেই প্রাণধারণ করিয়া আছি। শুষ্ক ভূমিখণ্ড যেমন সক্ষল ক্ষেত্রের উপদেনহে আর্দ হৈইয়া থাকে, সেইর্প আমি জানকী জীবিত আছেন এই সংবাদেই প্রাণধারণ

করিয়া আছি। হা! কবে আমি বৃদ্ধে জয়ী হইয়া, সেই পদ্মপ্রাণ্টাচনালনকীরে খন্দিয়তী রাজশ্রীর ন্যায় দেখিতে পাইব। কবে আমি তাঁহার রক্তেন্তি চার্দশন ম্থকমল কিন্তিৎ উন্নত করিয়া উৎফ্লেলমনে চৃশ্বন করিব। কবেই বা তিনি তালফলবং বর্তুল স্তন্ম্গল হাস্যভরে ঈশং কিন্পত করিয়া, আমাকে গাঢ়তর আলিগ্রন করিবেন। হা! আমি যাঁহার নাখ, এক্ষণে তিনি কোথায় অনাথায় ন্যায় কাল যাপন করিতেছেন। জানকী রাজা জনকের দৃহিতা, মহায়াজ দশরথের প্রেবধ্ এবং আমার প্রেয়সী; এক্ষণে তিনি কির্পে রাক্ষ্মীগণের মধ্যে কালক্ষেপ করিতেছেন। শরংকালে চন্দ্রকলা যেমন স্কালি জলদপটল ভেদ করিয়া উদিত হন, সেইর্প জানকী আমার ভ্রবলে দৃর্ধর্ম রাক্ষ্মাকে দ্র করিয়া দৃষ্ট হইবেন। তিনি একেই ত ক্ষীণাগ্যী, তাহাতে আবার দেশকালবৈপরীতো শোক ও অন্শনে আরও কৃশ হইয়াছেন। কবে আমি রাবণের বক্ষে শরবিশ্ব করিয়া, হল্টমনে তাঁহার শোক দ্রে করিব। কবে সেই সাধনী আমার কণ্ঠ আলিগ্যনপ্র্বিক অজস্ম আনন্দ্রাশ্রু বিস্কর্লন করিবেন এবং কবেই বা আমি এই যোর বিরহ্ণোক মিলনা বন্দের ন্যায় এককালে পরিত্যাগ করিব।

ইত্যবসরে স্থাদের অস্তাশিখরে আরোহণ করিলেন। রাম নিরুত্তর জ্ঞানকী-চিন্তায় নিমণন ; তিনি লক্ষ্যণের প্রবোধবাক্যে কিন্তিং আক্রন্ত হইরা সন্ধ্যাবন্দনার। প্রবৃত্ত হইলেন।

**মন্দ্র সর্গা**। এদিকে রাক্ষসরজে রাবণ যাব্**রি**জনাই চিন্তিত। তিনি মহাবীর হন্মানের ঘোরতর কার্য দর্শনিপ্রাক লাজ্যাহনিত বদনে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, এই লংকাপ্রেরীতে প্রবেশ করা সহস্থানহৈ ; কিন্তু সেই এক্ষাল বানর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীরে দেখিক পাইল ; চৈতাপ্রাসাদ চ্প করিল ; বীর রাক্ষস-গণকে বিনষ্ট এবং লংকাইকও আকুল করিয়া গেল। এক্সণে কর্ডবা কি এবং তোমাদেরই বা কিরুপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর। যাহা আমার যোগ্য ও শ্লাদ্য ছইতে পারে, তোমরা এইরপে কোন পরামর্শ দিথর কর। বীরেরা কছেন, জয়গ্রী লাভ মন্ত্রণাসাপেক্ষ, আইস, সকলে তাম্বিষয়ে প্রবৃত্ত হই। দেখ, এই জনসমাজে চিবিধ পরে,য়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে, উত্তম, মধাম ও অধম : লক্ষণজ্ঞান ব্যতীত ইহাদিগকে নিৰ্বাচন করা <mark>যাইতে পারে না। এক্লণে আমি এই তিন প্রকার</mark> পরেব্যেরই গণেদোষ উল্লেখ করিভেছি শলে। মিত্র, বন্ধ্র ও এককার্যাথী এই নিবিধ লোক লইয়া মন্ত্রণা করিবে : কর্তব্যবোধে অতিরিম্ভ ব্যক্তিকেও মন্ত্রিমধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যিনি এই সমস্ত অন্তর্ণা লোকের প্রামর্শ লইয়া কর্ম করেন এবং বাঁহার দৈবদুণ্টি আছে, তিনিই উত্তম পরে,ব। যিনি একাকী কার্যবিচার করিয়া থাকেন, একাকী দৈবের মুখাপেক্ষী হন এবং একাকীই সাংখ্যিত্ত প্রভাতি কার্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মধ্যম প্রের্য। আর যে ব্যক্তি দোবগাণদর্শী নয়, দৈবকে উপেক্ষা করে এবং কার্যেও উদাসীন হইয়া থাকে, সেই অধম প্রুষ। কার্যভেদে ফেমন প্রুষ্ডেদ হইতেছে, মল্রণাও এইর্প রিবিধ হইয়া থাকে। সকলে বে-মল্লায় ঐকমত্য অবলম্বনপূর্বক নইতিশাল্যান,সারে প্রবৃত্ত হন, তাহা উত্তম মলা। সকলে বে-মলাগায় মতদৈবধ আশ্রমণ্র্বাক প্রনর্বার একমত হইয়া খাকেন, তাহা মধ্যম মন্ত্র। আর, সকলে যে-মন্ত্রগায় বিভিন্ন বৃষ্ণি-প্রবার্তিত হইয়া বিচার করেন এবং কর্ষাণ্ডৎ ঐকমত্য ঘটিলেও প্রেয়োলাভ হয়'

না, তাহাই অধম মন্ত্র। তোমরা বৃদ্ধিমান, এক্ষণে ধাহা শ্রের, একমত আশ্রয়-প্রক তাহাই নির্ণার কর। দেখ, রাম আক্রমণের উদ্দেশে অসংখ্য বানরের সহিত লঙ্কাপ্রীর অভিমুখে আসিতেছে। তপোবল, বাহ্বল বা দিব্যাস্থ্রলেই হউক, সসৈন্যে সম্দ্র লঙ্ঘন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। সে সম্দ্রশোবণ বা সেতৃবন্ধনও করিতে পারে! মন্ত্রিগণ! এই ত ঘটনা উপস্থিত, এক্ষণে যাহাতে স্বাঙ্গীণ শ্রেয়োলাভ হয়, ভোমরা তাহাই স্থির কর।

সশ্তম সর্গা । রাক্ষসগণ দ্রনীতিদশী ও নির্বেঃধ ; উহারা শত্রপক্ষের বলাবল কিছুই বিচার না করিয়া, কৃতাঞ্চলিপুটে রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আমাদের অস্তবল ও সৈনাবল বথেন্ট আছে, স্বভরাং এক্ষণে এইর্প বিষাদের কারণ ত কিছ্ব দেখিতে পাই না। আপনি ভোগবতীতে গিয়া উরগগণকে পরাজয় করিয়াছেন। কৈলাসবাসী বক্ষেণ্বর কুবের ভগবান ব্যোমকেশের সহিত স্থ্যতা-নিবন্ধন গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি লোকপাল ও মহাবল, আপনি জোধভরে তাঁহাকে এবং যক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া, কৈলাসশিখর হইতে এই প্রুপক রথ আহরণ করিয়াছেন। দানবরাজ ময় সন্থিবন্ধনের উন্দেশে স্বদর্হিত। মন্দোদরীকে আপনার হল্ডে সম্প্রদান করেন। তিনি বলগবিত প্রমুঠবর্ণ আপনি যালেধ প্রবাত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছেন। রসাতলে ক্রিরাজ বাসন্কি, তক্ষক, শংখ
ও জটাকৈ বশাভিত করিয়াছেন। কালকেয় ক্রিক দানবগণ বরলাভগবিত ও
দ্রুলয়, আপনি সংবংসরকাল যুখ্য ক্রিক দানবগণ বরলাভগবিত ও
দ্রুলয়, আপনি সংবংসরকাল যুখ্য ক্রিক দানবগণ বরলাভগবিত ও
দ্রুলয়, আপনি সংবংসরকাল যুখ্য ক্রিকায়াছেন। নীয়াধপতি বর্ণের প্রুলগ
মহাবলপরাজাশ্ত, তাঁহায়া চত্রহুর ক্রিকায়াছেন। নীয়াধপতি বর্ণের প্রুলগ
মহাবলপরাজাশ্ত, তাঁহায়া চত্রহুর ক্রিকায়াছেন। নীয়াধপতি বর্ণের প্রুলগ
পরাশত হন। যমের অধিকায় ক্রেকায়্রত্লা; বয়দণ্ড উহায় নয়কুশ্ভীয়, কালপাশ
খরতরংগ, য়য়াকিংকর ভায়য় ক্রেকায়ায়্রত্লা; বয়দণ্ড উহায় নয়কুশ্ভীয়, কালপাশ
খরতরংগ, য়য়াকিংকর ভায়য় ক্রেকাল স্বাদ্রের ভায়ভাব এবং শালমলা দ্বীপব্ল ;
আপনি সেই ভয়৽কর সমন্ত্র অবগাহনপ্রক জয়াস্থি ও মৃত্রুরোধ করিয়াছেন।
সকল লোক বর্ণ স্বাদ্রুল বাজস্বী আবগাহনপ্রক জয়াস্থি ও মৃত্রুরোধ করিয়াছেন। সকল লোক এবং সকল রাক্ষসই আপনার বৃষ্ধদর্শনে পরিতৃন্ট হয়। এই বস্মতী বেমন ব্কসম্হে পূৰ্ণ আছে সেইরূপ পূৰ্বে বহুসংখ্য ক্ষান্ত্রয়বীরে পরিপূৰ্ণ ছিল ; রাম বঙ্গ ও উৎসাহে কদাচই তাঁহাদের তুল্যকক্ষ হইবেন না ; আপনি সেই সমস্ত দ্রেলার ক্ষতিয়বীরকেও বাহাবলৈ পরাজের করিয়াছেন। রাজন্**! এফ**ণো আপনারই বা এইর,প শ্রমস্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি নিশ্চিস্ত হউন ; এই একমাত্র মহাবীর ইন্দ্রজিংই বামরসৈন্য বিনষ্ট করিতে পারিবেন। ইনি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণপূর্বক দেবাদিদেব রুদ্রের নিকট দ্রাভ বরসাভ করিয়াছেন। একদা ই'হারই বলবীর্যে সারুসেন্য ক্ষ্রভিত হইয়াছিল : শব্তি ও তোমর ঐ সৈন্যসম্দ্রের বৃহৎ মংস্যা, বিকীর্ণ অস্ক্ররাশি শৈবলা, মাতথ্যেরা কচ্ছপা, অম্বরণ মশ্ড্ক, আদিত্য ও রুদ্র নক্তকুম্ভীর, মরুং এবং বস্ত্তীম অজগর, হুস্ত্যুস্বর্থ অগাধ জল এবং পদাতিই তীর্দেশ; এই মহাবীর সেই সৈন্যসাগর मन्धनभू व क भूत्रदाक देन्द्राक दन्ती छारव निकास आनस्त करिया हिर्मा भित-শেষে ইন্দ্র সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিদেশে বিমৃত্ত হইয়া স্বরলোকে প্রদর্থান করেন। রাজন্ ! এক্ষণে আপনি এই ইন্দুক্তিংকেই নিয়োগ কর্ন ; এই মহাবীর কার্যসাধনে সমর্থ হইবেন। এই বিপদ ত সামান্য লোক হইতে উপস্থিত, ইহার জন্য আপনার বিশেষ চিল্তা কি? রাম নিশ্চরই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে।

অন্টম সর্গ । অনন্তর জলদকার সেনাপতি প্রহুশত কৃতাঞ্চলিপ্টে রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্ ! মন্যা ত সামান্য কথা, আমি শ্বয়ং স্বয়স্রন্গন্ধর্বকেও পরাজয় করিতে পারি। যে সমর আমরা বিশ্বস্তমনে স্থসম্ভোগে আসম্ভ ছিলাম তথনই ইন্মান প্রপ্রেশপ্রক আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া যায়। এক্ষণে সেই দ্বর্ত্ত আমার প্রাণসত্ত্বে কিছ্নতেই নিশ্তার পাইবে না। আপনি আজ্ঞা কর্ন, আমি এই শৈলকাননপূর্ণা পৃথিবীকে বানরশ্না করিব। আমিই বানরভয় ইইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিব। আপনি নিশ্চত ইউন, সীতাহরণ্দাধে আপনার কোন বিপদই উপস্থিত ইইবে না।

পরে মহাবীর দ্মব্ধ শাশতভাবে কহিল, রাজন্! বানরকৃত পরাভব সহা করা কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না। আজ আমি একাকীই বানরগণের বধসাধন-প্র্বক আপনার দ্বংথ দ্র করিব। এক্ষণে তাহারা সাগরগর্ভে প্রবেশ কর্ক, আকাশ বা পাতালেই প্রশ্বান কর্ক, আজ আমার হসেত তাহাদের কিছ্বতেই নিশ্তার নাই।

অনশ্বর মহাবল বন্ধ্রদংগু নিভাশ্ত জোধাবিন্ট হইরা, রন্তমাংসদ্বিত পরিষ গ্রহণপ্রক কহিতে লাগিল, রাজন্! রাম, লক্ষ্মণ ও স্থানিব এই তিনজন থাকিতে কেবল দীন হন্মানকে বধ করিয়া কি ফল প্র্ণিতে পারে? বলিতে কি, আজ আমি একাকীই এই পরিষের আঘাতে বানুবার্ট্র ছিল্লাড্র করিয়া ঐ তিন দ্রাচারকে সংহার করিব। রাজন্! আমার প্রের একটি কথা আছে, শ্নুন। বিনি উপায়কুশল ও উদ্যোগী, তাহারই জ্বন্ধে হইরা থাকে। আমি একণে সেই উপায়ই নির্দেশ করিতেছি। দেখনে, রাক্ষ্মিনি মায়াবী ও মহাবীর, তাহারা স্ক্রণট্ট মন্বাম্তি পরিগ্রহ করিয়া রামের মুক্তির উপস্থিত হউক এবং তাহাকে গিয়া শাল্ডভাবে এই কথা বল্ক, রাজিকার। ভরত আমাদিশকে ব্রশাহায্য করিবার উদ্দেশে আপনার নিকট প্রের্দ্ধি করিয়াছেন। রাম এই কথা প্রবণ করিবামান্ত সমৈন্য লঙ্কার আগমন ক্রিবে। তখন আমরাও শ্ল শান্ত ও গদা গ্রহণপূর্বক উহাকে মধ্যপথে আক্রমণ করিব এবং দলে দলে নভোমণ্ডলে থাকিয়া অন্য ও প্রশ্নের দ্বারা উহাকে নিপাত করিব।

পরে কুম্ভকর্ণ তনর নিকুম্ভ রোষক্ষায়িত লোচনে কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা মহারাজের সহিত নিশ্চিত হইয়া থাক, আমি স্বরংই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্যণকে বিনাশ করিব।

অনশ্তর পর্বতাকার বজ্রহন্ জোধভরে স্ক্রণীলেহনপূর্বক কহিল, দেখ, তোমরা আলস্য দ্র করিয়া শীঘ্রই কার্বসিন্ধিবিষয়ে উদ্যোগী হও। আমি একাকীই সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিব। অথবা তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া মদ্যপান কর। আমিই আজ বানরগণকে সংহার করিব।

নবম সর্গা। পরে মহাবীর নিকুল্ভ, রভস, স্থাশির, স্পুত্যা, বজ্ঞকোপ, মহাপাশ্বা, মহোদর, অণিনকেত, দুর্ধার্বা, রাশ্মকেতু, ইন্দুজিং, প্রহস্ত, বিরুপাক্ষ, বস্তুদংগ্র, ধ্য়াক্ষ, নিকুল্ভ, ও দ্যায়ি, ইহারা পরিষ, পট্টিন, শ্লে, প্রাস, শক্তি, পরশ্ন, শর-শরাসন, ও স্বচ্ছ খল্প গ্রহণপূর্বাক ক্রোধবেগে সহস্য গারোখান করিল এবং তেজে প্রজানিত হইয়াই যেন রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আজ আমরা রাম, লক্ষ্যার ও স্থানীবকে নিশ্চয় বিনাশ করিয়া আসিব এবং যে দ্রাত্মা এই

<sup>&</sup>lt;sup>8১</sup> দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লৎকা দণ্ধ করিয়া ধায় তাহারেও খণ্ড খণ্ড করিব।

তখন বিভাষণ উহাদিগকে নিবারণপূর্বেক প্রত্যুপবেশনে অনুরোধ করিয়া কৃতার্জালপ,টে রাব্ণকে কহিলেন, মহারাজ! সাম, দান ও ভেদ এই চিবিধ উপায়ে যে-কার্য স্ক্রিমন্থ না হয় তৎপক্ষেই যুম্ধব্যবস্থা নিদিপ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রমন্ত, পাঁড়িত, বা অবরুদ্ধ হয়, বিশেষ কারণ উপলব্ধি করিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিবে। কিন্তু রাম প্রমাদী নহেন ; তিনি দৈবদশী সংধীর ও মহাবীর, তোমরা কি বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণের ইচ্ছা করিতেছ। দেখ, বীর হন,মান ভীষণ সম,দু লণ্ঘনপূর্বক এই স্থানে আগমন করিবে, অগ্রে ইহা কে জানিত এবং কেই বা অন্মান করিয়াছিল? রাক্ষসগণ! বিপক্ষের বল অপরিচ্ছিল, না ব্রঝিয়া তংবিষয়ে সহসা অবজ্ঞা প্রদর্শন শ্রেয়স্কর হইতেছে না। বল দেখি, রাম এই রাক্ষসপৃতির কি অপকার করিয়াছিলেন? ইনিই বা কি কারণে জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন? নিশাচর খর আপনার সীমা লভ্যনপূর্বক অগ্রে গিয়া উৎপাত করে : তত্জন্যই রাম তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন : কারণ প্রাণীর পক্ষে প্রাণরক্ষা করা সর্বতোভাবেই কর্তবা। একণে এই খরবধ-অপরাধেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ সম্ভবতঃ রামের জানকীরে হরণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই কার্য যারপরনাই গহিত ; ই'হার এই দোষেই আমাদের সর্বনাশ ঘটিকে আমি বারংবার কহিতেছি, এক্ষণে জানকীরে পরিত্যাগ করাই শ্রের ; অন্যেকিটিত অকারণ বিবাদে কোন্ ফল দিশিতে পারে? রাম সাধ্দশী ও মহাবিধিং, তাঁহার সহিত নির্থিক বৈর-প্রসংগা উচিত হইতেছে না। রাজন ! এক্ষরে তোঁমায় অনুরোধ করি, তুমি তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অপণ কর। যাবং জিনি এই অশ্বরথপ্ণা সম্দ্রিমতী লাকাকে শ্রনিকরে ধ্বংস না করেন তাবং জিলার জানকী তাঁহাকেই অপণ কর। যাবং বানরেরা আগমনপূর্বক লাক্ষ্পারিকী অবরোধ না করিতেছে তাবং তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অপণ কর। অ্র্টিইতামার দ্রাতা, এইজন্য বারংবার তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। তুমি আমার 🍇 হিতকর অন্বরোধ রক্ষা কর। রাম বাবৎ তোমাকে বধ করিবার জন্য শারদীয় সূর্যবং প্রথর দীশ্তপ্তথ দীশ্তফলক অমোঘ স্বৃদ্ধ শরসকল পরিত্যাগ না করিতেছেন তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অপণ কর। রাজন্! ক্রোধরিপত্ন সূত্র্য ও ধর্মনাশের কারণ, তুমি এখনই তাহা পরিত্যাগ কর; ধর্ম প্রবৃত্তি লোকানুরাগ ও কীতির নিদান, তুমি এখনই তাহা রক্ষা কর ; প্রসন্ম হও, ইহাতে আমরাও দ্বীপুর লইয়া সুখী হইব।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এইর্প বাক্য শ্রবণ ও সকলকে বিসজনিপ্র্বাক ন্বাগ্রহে প্রবেশ করিলেন।

দশম সগা। অনন্তর ধর্মপরারণ বিভীষণ প্রত্যেষকালে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রাসাদ নিবিড় সামিবেশে নিমিতি এবং শৈলাশিখরের ন্যার উচ্চ; উহার বিস্তীর্ণ কক্ষসম্বদর স্থেণালীক্রমে বিভক্ত; পরিমিত ও বিশ্বস্ত প্রহরীসকল নিরুত্ব উহার চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা অন্বরন্ত ও ধীমান মহাজনে অধিষ্ঠিত; মন্ত মাতজ্গগণের নিঃশ্বাসবেগে তথাকার বার্ চপলভাবে বিচরণ করিতেছে। উহার কোথাও শুল্খধ্বনি, কোথাও বা ত্র্যরব; বরুষ্বীসকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণনিমিত; উহার সল্লিহিড স্প্রশস্ত রাজপথে বহুসংখ্য লোক দলবাধ্য হইয়া নানার্প জলপনা করিতেছে। উহা ধেন

দেবতা ও গন্ধর্বের নিকেতন, যেন ভ্রন্তশোর বাসভবন; বিভীষণ উচ্জনেল বেশে স্থা যেমন জলদে তদুপ ঐ স্কান্ডিত প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশকালে বৈদাবিং বিপ্রগণের মুখে রাবণের বিজয়-সংক্রান্ড প্রায়হবোষ শ্নিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মন্ত্রু রাক্ষণেরা প্রশা, অক্ষত, ঘ্ত ও দিখপার শ্বারা অচিতি হইরাছেন।

পরে তিনি গৃহপ্রবেশপূর্বক তেজঃপ্রদীশ্ত সিংহাসনন্ধ রাবণকে প্রণাম করিলেন এবং সম্ভিত শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক রাজসংকতলব্ধ স্বর্ণমন্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। গৃহ নির্জন, কেবল কয়েকটিমার মন্ত্রী দৃষ্ট হইতেছে। এই অবসরে বহুদশী বিভাষণ রাবণকে সাম্প্রবাদ প্রয়োগপর্থক দেশকালোচিত হিতকর বাক্তো কহিলেন, রাক্ষসরাজ! যদবধি জানকী লংকায় পদার্পণ করিয়াছেন সেই পর্যাত্ত নানার প অমধ্যাল নির্নীক্ষিত হইতেছে। অণিন সমস্য আহুতি मार्फ नमाक् विर्थि इस ना। <mark>উহा क्रदीनवाद मृत्य श्वाकृत, भरत क्र्य</mark>ीनश्रय है. ও ধ্মজড়িত। রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও **রক্ষশেলীতে সরীস্পরণ দ্**ন্ট হইয়া থাকে। হোমদুর্যে পিপালিকা, ধেন,সকল দুম্বান এবং মাতগোরা মদস্রাব-শ্না। অম্বর্গণ বৃভ্,ক্ষিত হইয়া দীনভাবে হ্রেষার্য করিতেছে। খর, উদ্ধ ও অধ্বতরগণ কণ্টকিত দেহে অশ্রবর্ষণ করিতেছে 💫 ক্রফণে চিকিৎসা দ্বারাও উহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করা যার না। বারসগণ প্রস্কৌসাপরি দলে দলে উপবিষ্ট , উহারা সর্বায় একর হইয়া রুক্ষম্বরে ভাকিতেছে সাধারণ অত্যত আর্ত, উহারা প্রায়ানের উপর নিরবছিল বসিয়া আছে। বিরুশ্ব প্রেশবারে মৃগ ও হিংল্লজন্তুগণের বস্তুধনিসদৃশ ভীম রব নিয়তই করেই বর্য়া বায়। রাজন্! এক্ষণে এই আপদ শাছিতর জন্য রামকে জানকী অধিক করাই প্রেয়। আমি বদিও লোভ ও মোহকুমে কোনরুপ বিরুশ্ধ বলিয়া ছবিক, তান্বকরে আমার দোব গ্রহণ করিও না। এই সীতাহরণ অপরাধের ফল ব্লিক্ষ্ম ও রাক্ষ্মীগণকে অচিরাংই ভোগ করিতে হইবে। যদিও মন্তিমধ্যে কেই তোমাকে আমার ন্যায় সংপ্রামশ দেন নাই, তথাচ আমি যের প দেখিয়াছি ও শ্রনিয়াছি অবশ্যই তোমাকে বলিব। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার হিতকর বাকা রক্ষা কর।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বিভাষণের এই ষ্কিসণ্গত কথা প্রবণপূর্বক ক্রেধ-ভরে কহিলেন, আমি কুরাপি কিছুমার ভরের কারণ দেখিতেছি না; রামকে জানকী অপণ করা আমার অভিপ্রেত নয়। বলিতে কি, সে যদিও দেবগণের সহিত রণস্থলে উপস্থিত হয় তথাচ আমার অগ্রে কদাচ তিন্ঠিতে পারিবে না।

একাদশ সর্গ ॥ রাবণ জানকীর প্রতি অভ্যন্ত অন্রক্ত এবং তাঁহার চিন্তাতেই আসম্ভ। তিনি পাপের জ্লানি এবং ন্বজনের নিকট মানহানি এই দুই কারণে ক্রমশঃই ক্রিন্ট হইতে লাগিলেন। তংকালে যদিও যুদ্ধপ্রসংগ বিহিত হইতেছে না তথাচ তিনি মন্ত্রী ও মিত্রগণের পরামশক্তিমে ভাহাই শ্রেরন্কর জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর রথ স্পান্জত ও আনীত হইল; উহা স্বর্ণজালজড়িত ম্রামণি-শোভিত ও স্থিশিক্ষত অশ্বে বোজিত। তিনি উক্জ্বল বেশে ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপ্রেক মেঘগম্ভীর রবে রাজসভায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসবীরগণ বিবিধ আয়ব্ধ ধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। বিকৃতবেশ রাক্ষসেরা তাঁহার

পার্শ্ব দেশ ও পশ্চাংভাগ আশ্রয়প্র ক যাইতে লাগিল। অতিরথসকল সশস্যের রথ, মন্ত হস্তী ও ক্রীড়াপট্ন অন্যের তাঁহার অন্সরণে প্রবৃত্ত হইল। তুম্পূল শঙ্খবর্নি ও ভেরারর হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে প্রণ্-চন্দ্রার শেরতছের; দক্ষিণ ও বামপাশ্বে স্ফটিকথবল স্বর্দ্মঞ্জরীপ্র্ণ চামরয্রগল আন্দোলিত হইতেছে। পথপ্রান্তে বহুসংখ্য রাক্ষস কৃতাঞ্জালপ্রটে দন্ডায়মান ছিল। তাহারা রাবণকে প্রণাম করিয়া জ্য়াশীর্বাদ প্রয়োগপ্র ক স্চৃতিবাদ করিতে লাগিল। অন্রেই সভামণ্ডপ; দেরশিল্পী বিশ্বকর্মা প্রয়ন্তের সহিত উহা নির্মাণ করিয়াছেন। উহার কৃত্তিমতল স্বর্ণ ও রজতে প্রথিত; মধ্যভাগে শৃশ্ব স্ফটিক, ও স্বর্ণখচিত উত্তরছদ; ছয়শত পিশাচ নিরল্তর ঐ গৃহ রক্ষা করিতেছে। রাবণ রথের ঘর্ষার রবে চতুদ্বিক প্রতিখ্যনিত করিয়া তথার উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপবেশনার্থ মরকত্মর উৎকৃষ্ট আসন আস্তবিণ ছিল; উহা কোমল মাগচর্মে মন্ডিত ও উপধানয়ক্ত; রাবণ রথ হইতে অবতরণপ্রেক ঐ আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সম্মুখীন দ্তগণকে আহ্যান করিয়া কহিলেন, দ্তগণ। এক্ষণে যান্ধসংক্রান্ত কোন কার্য উপস্থিত, তোমরা শীন্তই এই স্থানে রাক্ষসগণকে আন্যান করে।

অনশ্তর দ্তেরা রাজাজ্ঞা প্রাশ্তিমার লংকামধ্যে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং প্রতিগৃহে গিয়া বিহারশয্যা ও উদ্যানে ত্রেগপ্রসন্ধ রাক্ষসগণকে নির্ভয়চিত্তে আহ্বান করিতে লাগিল। তখন রাক্ষ্যক্রির মধ্যে কেহ রথে কেহ অশ্বে
কেহ হিল্ডপ্রের এবং কেহ বা পাদচারে বহিষ্টেও হইল। গগনমন্ডল যেমন বিহুগেগ
প্রাপ্ত হয়, সেইর্প ঐ লংকাশ্রী হস্ত বিশ্ব ও রথে অবিলম্বেই প্রাপ্ত হইয়া গেল।

পরে উহারা গিয়া রাক্ষসরাজ বৈশকে প্রণাম করিল। রাবণও উহাদিশকে বথেণ্ট সমাদর করিলেন। উল্লেখন মধ্যে কেছ পাঠে, কেছ কুশাসনে ও কৈছ বা ভ্তলে উপবিষ্ট হইল মান্তসকল অর্থনি-চরকারে স্পশ্ডিত, তাঁহারা মর্থাদান, সারে উপবেশন বিরিলেন। সর্বন্ধ ধাঁমান অমাত্যগণ আসিয়া বসিতে লাগিল এবং অন্যান্য বহুসংখ্য লোক কার্যসোক্ষের জন্য তথায় উপস্থিত হইল।

ইতাবসরে বিভীষণ এক স্বর্গশাচিত অন্বশোভিত স্প্রশস্ত রথে আরোহণপর্বিক সভাপ্রবেশ করিলেন এবং আপনার নাম গ্রহণ করিয়া জ্যেন্ঠ রাবণকে প্রণাম
করিলেন। শর্ক ও প্রহস্ত সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক আসন প্রদান করিতে
লাগিল। সকলেই স্বর্গমিণিশোভিত ও দিব্যাস্বর্ধারী, উৎকৃষ্ট অগ্রের্ চন্দন ও
মাল্যের গন্ধ বায়্ভরে সর্বান্ত সন্থারিত হইতে লাগিল। সকলেই নীরব, কাহারও
ম্থে কিছ্মান্ত বাকাস্ফর্তি হইতেছে না। সকলেই রাবণের মুখে ঘন ঘন দ্ণিটপাত করিতে লাগিল। উহারা শস্ত্রধারী ও মহাবল; তখন রাক্ষসরাজ রাবণ
বস্গণের মধ্যে বজ্রধারী ইন্দের নাায় সভাস্থলে উহাদিগের সহিত শোভা পাইতে
কাগিলেন।

শ্বাদশ সর্গা ম অনন্তর রাবেণ সমগ্র পারিষদগণকে নিরীক্ষণপূর্বক সেনাপতি প্রহস্তকে কহিলেন, বীর! আমার চতুরুগা সৈন্য বৃন্ধবিদায়ে স্নিশিক্ষত, একণে তাহারা বাহাতে সাবধান হইয়া নগর রক্ষা করে, তুমি তাহাদিগকে এইর্প আদেশ কব তথন সেনাপতি প্রহস্ত রাজ্যজ্ঞা সম্পাদন করিবার জন্য লংকাপ্রীর অন্তর্গাহো সৈন্য সংস্থাপন করিলা এবং প্নব্যার রাবদের সম্মুখে উপবেশন-

প্রবিক কহিল, রাজন্! আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে নগরের অন্তর্বাহ্যে সৈন্য রক্ষা করিয়াছি; এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া বেরূপ অভিপ্রায় হয় করুন।

তখন রাবণ রাজহিত্তেষী প্রহস্তের বাকা শ্রবণপূর্বক সূত্দগণকে কহিলেন, দেখ, সংকটকালে প্রিয়-অপ্রিয়, স্থে-দৃঃখ, ক্ষতি-লাভ এবং হিতাহিত এই সমস্ত অবগত হওয়া তোমাদের কার্য। তোমরা পরস্পর পরামর্শপর্বক যে-সমস্ত অনুষ্ঠান কর তাহা কদাচ বিফল হয় না। বলিতে কি, আমি তোমাদিগের সাহাযোই নিবি'যে। রাজশ্রী ভোগ করিতেছি। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ছয় মাসকাল নিদ্রিত ছিলেন, এইজন্য আমি ভাঁহাকে কিছুই বলি নাই; এক্ষণে তিনি জাগরিত হইয়াছেন। আমি জনস্থান হইতে রামের প্রিরমহিষী জানকীরে আনিয়াছি। সেই অলসগামিনী আমার প্রতি কিছুতেই অনুরম্ভ ইইতেছেন না। চিলোক্মধ্যে জানকীর তুল্য র্পবতী আর নাই। তাঁহার কটিদেশ স্ক্রে, নিতন্ব স্থ্ল ও মুখ শারদীয় চন্দ্রের ন্যার স্কুন্দর। তিনি হেমমরী প্রতিমার ন্যার মনোহ্যারণী এবং মর্মানমিতি সায়ার ন্যায় চমংকারিণী। তাঁহার চরণতল আরম্ভ ও কোমল এবং নখর তাম্বরণ : তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার মন অত্যন্ত অধীর ইইয়াছে। তিনি হ'তে হ'তাশনশিখার ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সূর্যপ্রভার ন্যায় জ্যোতিষ্মতী। তাহার নাসিকা উচ্চ, নেত্রযুগল আয়ত এবং মুখ স্কুটে। আমি তাহাকে দেখিয়া অবধি অত্যন্ত অধীর হইয়াছি। অনধ্য আমার ক্রেটি ও হর্ষ অতিক্রম করিয়া নির্মণত বিধার ব্রনাহ। অন্তর্গ আমার ছেন্ত ও হব আওএম করিয়া নির্মণতর অম্তরে জাগিতেছে, লাবণা মলিন করিতেছে এবং মনোমধ্যে শোক ও সম্তাপ বিধাত করিয়া তুলিতেছে। জানক মিমের প্রতীক্ষার আমাকে সংবংসর অপেকা করিতে বলেন, আমিও তাহাতে সমত হইয়াছি। আমি পথপ্রাণ্ড অশ্বর নাায় কামবশে যারপরনাই ক্লান্ড। অর্থা দেখ, সম্ত্র নকক্ষ্ণীরপ্রেণ, জানি না রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণ সম্ভিনিহারে কির্পে উহা উত্তীর্ণ হইবেন। অথবা যখন একটিমার বানর তাদুক্ কিন্ড বাধাইয়া যায় তখন কার্যগতি ব্রিয়া উঠা নিতান্ত স্কৃতিম। যদিও সিমাদের পক্ষে মন্যা-ভয় অম্লেক হইতেছে, তথাচ তোমরা প্র-স্ব বৃদ্ধি অনুসারে কার্যনির্ণরে প্রবৃত্ত হও। পূর্বে আমি দেবাসার-যুদ্ধে তোমাদিগেরই সহায়তার জয়শ্রী লাভ করিরাছিলাম, এক্পেও তোমরা এই বিষয়ে আমার আন্ত্রা কর। আমি শ্নিয়াছি, রাজকুমার রাম ও লক্ষ্যণ দ্ত-মুখে জানকীর উদ্দেশ পাইরা, স্থাব প্রভৃতি বানরগণের সহিত সম্দের প্র-পারে উণ্স্থিত। এক্ষণে জানকীরে প্রত্যপূর্ণ করিতে না হয় এবং তাহাদিগকেও বধ করিতে পারা যায়, তোমরা এইর ্প কোন একটি পরামর্শ কর। একজন মন্যা বানরসৈনোর সহিত সমাদ্র লক্ষ্মপূর্বক আমাকে যে পরাজয় করিবে আমি সে আশৃত্কা কিছুমাত করি না। মনুষ্যের কথা দুরে থাক, জগতে কোন্ ব্যক্তির এই বিষয়ে সাহস হয়? এক্ষণে নিঃসন্দেহ আমারই জয় হইবে।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! যমনার প্রিবীতে অবতীর্ণ হইবার কালেই আপনার হ্রদ পরিপ্রেণ করিয়াছিল, কিন্তু সম্দ্রসংগমের পর আর কির্পে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে। তুমি ধরন দর্শনিমার মোহিত হইয়া জানকীরে হরণ করিয়াছ তখন ত বিচার-কাল অতীত হইয়াছে। ফলতঃ বলপ্র্বিক পরস্তীকে আনয়ন করা ভোমার পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়াছে। যদি তুমি ইহাতে প্রবৃত্তি বিধানের প্রেণ আমাদিগকে জানাইতে, তবে অবশ্যই ইহার একটা প্রতিকার হইত। যে রাজা মন্ত্রীর পরামণ্ডিমে ন্যায়সংগত কার্য অনুতান করিয়া থাকেন, অনুতাপ ভাঁহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারে না।

যদি পরামণ ব্যতীত কোন অন্যার কার্য অনুনিষ্ঠত হয়, অপনির যদ্তে আহ্বত হবির ন্যায় তাহা কেবল কন্টেরই কারণ হইয়া উঠে। যে মহীপাল কার্যের পৌর্বাপর্য ক্রেন না, তাঁহার নীতিজ্ঞান ধংসামান্য। ফলতঃ বিনিন এইরপ চপলস্বভাব, অধিকবল হইলেও বিপক্ষেরা তাঁহার ছিদ্রাল্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। রাজন্! তুমি পরিণাম না ব্রিয়া এই কার্য করিয়ছে, মহাবীর রাম বিষান্ত অন্তবং প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে যে এখনও নণ্ট করেন নাই, ইহা কেবল তোমারই ভাগাবল! অতঃপর আমি তোমার শত্র্বিনাশে সহায়তা করিব। ইন্দু, স্র্য্, অণিন, বায়, ক্রের ও বর্ণ, যিনিই হউন না, আমি তাঁহার সহিত মুন্দে প্রবৃত্ত হইব। আমার দেহ পর্যতপ্রমাণ, ও দন্ত স্কৃতীক্ষা; আমি বখন প্রকাণ্ড অগলহন্তে সিংহনাদ করিতে থাকিব, তখন সাক্ষাং প্রন্দরও ভরে বিহ্বল হইবেন। তুমি আম্বন্ত হও, রাম একটি শরের পর ন্যিভারিট পরিত্যাণা না করিতেই আমি তাহার শোণিত পান করিব। আমি তাহার বধসাধনপ্রেক স্থকরী জয়শ্লী তোমাকে দিব এবং বানর-বীরগণকে ভক্ষণ করিব। রাজন্! তুমি উৎকৃষ্ট মদ্যপান কর এবং নির্ভারে ক্রেনে।

হামোদশ সর্গ ॥ অন্তর মহাবীর মহাপাদ্র ক্রিল চিন্তা করিয় রাক্ষসরাজ রাবণকে ক্তাজলিপ্রটে কহিতে লাগিল করে, সে নিতান্ত মুর্খ সন্দেহ নাই। প্রভারত কি প্রভা থাকা সন্ভব? অবিদি নিতান্ত মুর্খ সন্দেহ নাই। প্রভারত কি প্রভা থাকা সন্ভব? অবিদ নিতান্ত মুর্খ সন্দেহ নাই। প্রভারত কি প্রভা থাকা সন্ভব? অবিদ নিতান্ত মুর্খ সন্দেহ নাই। প্রভারত কি প্রভা থাকা সন্ভব? অবিদ নিতান্ত মুর্খ প্রতিত হউন এবং জানকীরে গিয়া প্রাঃ ক্রিণ আভ্রমণ কর্ন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর কিসের ভয়? যদিও ভয়ের কোন করিণে উপান্ধিত হয়, আপনি অনায়ানে প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কৃন্তকর্প ও ইন্দুজিং এই দৃই মহাবীর ইন্দুকেও দমন করিতে পারেন। দেখুন, নীতিনিপর্ণ ব্যক্তিরা কার্যসিন্ধির চারিটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন—সাম, দান, ভেদ ও দশ্ড। তন্মধ্যে আমরা প্রেভি তিনটি পরিতাাগ-প্রেক দশ্যকেই শ্রেণ্ঠ উপায় বোধ করিয়া থাকি। এক্রণে অধিক আর কি, বিপ্রেররা নিশ্চয়ই আমাদিগের শন্তবলে পরাজিত হইবে।

তথন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপাশ্বের বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বারি! এপথলে একটি পূর্ব ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, শূন। আমি একদা দেখিলাম, পাজিকস্থলা নাম্নী কোন এক অম্সরা আকাশপথে লোকপিতামহ রক্ষার নিকট গান করিতেছিল। সে অফ্নিজ্যালার ন্যায় উজ্জ্বল। সে আমার প্রতি দ্ছিপাতিমার ভারে যেন আকাশে মিশিয়া বাইতে লাগিল। পরে আমি ভাহাকে গ্রহণ করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ বিবসনা করিয়া ফেলিলাম। অনন্তর সে দলিত নলিনীর নাম ভ্রমার নিকট উপস্থিত হইল। রক্ষা উহার মূখে আমার দ্বাবহারের পরিচয় পাইয়া ক্রোধভরে আমার এইর্শ অভিশাপ দেন, দ্বট! আজ অবধি যদি তুই কোন স্ক্রীর প্রতি বলপ্রকাশ করিসা, তবে নিশ্বরই তোর মুক্তক শতধা চ্র্ হইবে। বারি! সেই পর্যন্ত আমি রক্ষার শাপভয়ে ভাত হইয়া আছি এবং এই কারণই জানকার প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছি না। আমি বেগে সম্দ্রের ন্যায় এবং গতিবশে বায়ুর ন্যায়। রাম আমার বলবিক্তম কিছুই জানে না, তজ্জনা সে



লংকার অভিমুখে আসিতেছে। যে সিংহ জোধাবিষ্ট কৃতান্তের ন্যায় গিরিগহ্বরে শ্রান আছে, কে তাহাকে প্রবোধিত করিতে সাহসী হয়? রাম আমার শ্রাসন-চ্যুত দ্বিজিছ্ব সপেরি ন্যায় ভয়ংকর শ্রসকল দেখে নাই, তংজনাই সে আমার নিকট আসিতেছে। যেমন উল্কা শ্বারা হস্তাকৈ দেখ করা যায় সেইর্প আমি বজ্রসদৃশ শরে রামকে দেখ করিব। যেমন স্থাদেব উদিত হইয়া নক্ষরগণের প্রভা লোপ করেন, সেইর্প আমি সসৈনো গিয়া ভাহাকে বলশ্না করিব। সহস্রচক্ষ্ ইন্দ্র এবং বর্ণও আমাকে পরাজয় করিতে পারে নার্ছি প্রেরী প্রের্থ ধনাধিপতি ক্রেরের ছিল, আমি স্বীয় ভ্রজবলে ইহা ক্রিকের করিয়াছি।

চতুর্দশা নগা ॥ অনন্তর মহাস্মা বিকৃষ্টি রাবণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! জানকী একটি ভীষণ সপবিশেষ ; তাঁহরে ক্ষাংশ্থল ঐ ভ্রজগের দেহ, চিন্তা বিষ, হাস্য তীক্ষা দন্ত এবং হন্তের অধ্যাদিল পাঁচটি মন্তক ; তুমি সেই কালসপকে কেন কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছ ! একি তীক্ষাদশন খরনখর পর্বতাকার বানরেরা যাবং লগে অবরোধ না করিভেছে, তাবং তুমি রামের জানকী রামকেই অপণ কর । যাবং মহাবীর রামের বজ্রসার শরসকল বায়্বেগে রাক্ষসগণের মন্তক ছেদন না করিতেছে, তাবং তুমি রামের জানকী রামকেই অপণ কর । কুন্ডকর্ণ, ইন্দ্রজিং, মহাপাশ্ব, মহোদর, নিকৃন্ভ, কুন্ত ও অতিকায় ইহারা রণস্থলে রামের সন্মুখে কদাচই তিন্ঠিতে পারিবে না ৷ তুমি এক্ষণে স্থা ও বায়ুকেই প্রসল্ল কর, ইন্দ্র ও যামেরই ক্রোড় আপ্রয় কর, আকাশ বা পাতালেই প্রবিষ্ট হও, প্রাণসত্ত্ব কথনই রামের হন্তে পরিচাণ পাইবে না ৷

তথন প্রহস্ত বিভীষণকে কহিল, বীর! আমরা যুদ্ধে দেব ও দানবকে ভয করি না। আমরা ফক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ ও পক্ষীকেও ভর করি না; অভএব এক্ষণে মন্যা রাম হইতে আমাদের ভয়সম্ভাবনা কির্পে হইতে পারে?

তথন ধর্মশীল বিভীষণ রাবণের শ্ভোন্দেশ্যে পর্নর্বার কহিলেন, প্রহসত! মহোদর, কুম্ভকর্ণ, তুমি ও মহারাজ, তোমরা রামের উদ্দেশে যের্পে কহিতেছ, অধামিকের পক্ষে স্বর্গস্থলাভের নায় ভাহা কদাচই সফল হইবার নহে। প্রহসত! আমাদের মধ্যে যে-কেই হউক না, কে রামকে বন করিতে পারিবে? ভেলাযোগে সম্দ্র অভিক্রম করা কি সহজ ব্যাপার? রাম ইক্ষ্যাকুবংশীয় ধর্মশীল ও কার্য-কুশল, দেবতারাও ভাঁহার সম্মুখে হতব্দিধ হইরা যান। প্রহস্ত! রামের স্তৃত্তি শ্র এখনও ভোমার মর্মভেদ করে নাই, তক্জনা তুমি এইর্প আত্মশ্লাঘা করিতেছ।

রামের শর প্রাণাশ্তকর এবং বছ্রতুলা, তাহা এখনও তোমার দেইভেদ করিয়া ত্ণীরে প্রবিন্ট হয় নাই, তন্জন্য তুমি এইর্প লাজন্দামা করিতেছ। রাক্ষসরাজ্ব রাবণ, মহাবল বিশাব, নিকৃশ্ত, ইন্দ্রজিং ও তুমি তোমাদের মধ্যে রামের বিজম সহিতে পারে এমন কে আছে? দেবান্তক, নরান্তক, অভিকার ও অকন্পন, ইহারাও রামের অগ্রে তিন্তিতে পারিবে না। বিলতে কি ভোমরা রাবণের মিরর্পী শর্ন, ইনি তোমাদেরই প্রভাবে দ্নিক্ররাসক্ত হইয়াছেন। তোমরা রাক্ষসকূল নির্মাণ করিবার জন্যই ই'হার অনুবৃত্তি করিতেছ। ইনি অসমীক্ষাকারী ও উপ্রস্বভাব। যাহার দৈহিক বল অপরিজিল্ল, মন্তক সহস্র, সেই জীম ভ্রজণে রাবণকে বলপ্রেক বেন্টন করিয়াছে, এক্ষণে তোমরা সেই নাগপাশ হইতে ই'হাকে বিম্বজ কর। ইনি রামন্বর্প সম্বুজলে নিমণন, ইনি রামন্বর্প পাতালম্থে নিপতিত, তোমরা সমবেত হইয়া কেশগ্রহণপর্বেক ই'হাকে উন্ধার কর। আমি অকপটে ন্বমত ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি এখনই রাজকুমার রামকে জানকী অপণি কর, ইহাতে এই রাক্ষসপ্রীর মঞ্চাল এবং স্বান্ধ্ব মহারাজেরও মঞ্চল হইবে। যিনি ন্বসক্ষ ও পরপক্ষের বলবীর্য ও ক্ষতিলাভ ব্নিধ্বন্তি বিচার করিয়া প্রভাকে হিতোপদেশ দেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।

পশেদশা দার্গ ॥ অন্যতর মহাবার ইন্দ্রজিং স্রাচ্চর করণ বিভারণের বাক্য কথানিং প্রবণপ্রেক কহিলেন, কনিন্ঠ তাত! সামান ভরশালের ন্যার অকারণ কি কহিতেছেন? যে ব্যক্তি রাক্ষ্যকুলে জলেন নাই সেও এইর্প ব্যক্তা বলিতে এবং এইর্প কার্য করিতে পারে না। স্থানিকের বংশে বল ও বার্য, তেজে ও থৈর্য কেবল আপনারই নাই। ভার্! রাক্ষ্যকুলের কোন এক সামান্য বারও সেই দ্বই রাজ্যুমারকে বধ করিতে পারে, অন্ধ আপনি কিজন্য আমাদিগকে এইর্প ভর প্রদর্শন করিতেছেন? স্বরাজ ইন্ধ তিলোকের অধিপতি, আমি তাহাকে বন্দা করিয়া প্রথিত আনিয়াছ। দেবগণ আমার এই লোমহর্ষণ কার্য দেখিয়া ভাত মনে চতুদিকে পলায়ন করেন। আমি গভ্তার গজনশালৈ সরেগজ ঐরাহতকে দ্বর্গত্যুত করিয়া তাহারে দ্বটি দলত উৎপাটন করিয়া ফেলি। আমি দেবগণের দপনাশক এবং দানবগণের শোক্ষারক, আমায়ও কি আবার সেই সামান্য দ্ইটি মন্ব্যকে ভয় করিতে হইবে?

তখন মহাবীর বিভাষণ তেজস্বী ইন্দুজিংকে কহিলেন, বংস! তুমি বালক, আজিও তোমার কিছনুমান্ত ব্লিম্বর পরিণতি হয় নাই এবং তোমার কার্যাকার্য-বোধও যংসামানা, তল্জনাই তুমি আজনাশার্থ এইর্প অসম্বন্ধ কথা কহিতেছ। তুমি যথন রাবণের ঈদৃশ বিপদের কথা শ্নিয়াও মোহবলে ইহাকে নিবারণ করিতেছ না, তখন তুমি ত ইহার নামত প্র ; বলিতে কি, তুমি ইহার মিত্রব্পী শত্র। তোমার দ্বর্লিশ্ব উপস্থিত হইয়াছে, তুমি সাহসিক ও বালক, আজ যে ব্যক্তি তোমাকে মল্ডিমধ্যে সন্নিবিশ্ব করিয়াছে, সে ও তুমি উভয়েই রামের হলেত নিহত হইবে। দ্বাজান্। তুমি মুর্শ অবিনয়ী ও উগ্রহ্রেলিত, তুমি বালস্বভাববশতই এইর্প কহিতেছ। রামের শর ব্রহ্মদন্ডবং উগ্র ও উল্জ্বল এবং উহা প্রলয়বহির ন্যায় অভিমান্ত করাল, সেই ইমদন্ডত্বা শরদন্ড উল্মন্ত হইলে কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে? রাক্ষসরাজ! অধিক আর কি, তুমি গিয়া এক্ষণে রামকে ধন-রত্ন ও বসন-ভূমণের সহিত সীত্য সমর্পণ কর, তাহা হইলেই আমরা

এই ল**ং**কাপ্রিত নির্ভয়ে বাস করিতে পারিব।

ষোড়শ সগ' ॥ অনন্তর দ্বম'তি রাবণ জোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে কঠোর বাক্যে কহিলেন, বরং শহু ও রুখ্ট সপেরি সহিত বাস করিবে কিন্তু মিহর্পী শহুর সহিত সহবাস কদাচই উচিত নহে। দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই; একটি জ্ঞাতি আর একটি জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়। জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যাস্ত্র সর্বপ্রধান, রাজ্যরক্ষার নিদান এবং জ্ঞান ও ধর্মে অলংকৃত, জ্ঞাতিরা তাহার অবমাননা করে এবং সে যদি একজন বীরপার্য হয় তবে সাহোগ পাইয়া তাহাকে পরাভব করিয়া থাকে। এই সমস্ত আতভায়ীর হাদয় কপট্টাপূর্ণ এবং ইহারা ভয়ানক পদার্থ। পূর্বে পদ্মবনে করেকটি হস্তী পাশহস্ত মনুষাকে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল এম্থলে আমি সেইকথার উল্লেখ করিতেছি শুন। হুস্তীরা কহিল, দেখ, আমরা অস্ত্র, আমন ও পাশকেও তাদুশ ভয় করি না, স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গাই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ। তাহারাই আমাদিগের গ্রহণকৌশল অন্যের নিকট উল্ভাবন করিয়া দেয়। অতএব জ্ঞাতিভয় সর্বাপেক্ষা কণ্টকর। ধেন্তে গব্য, জ্বাতিতে ভর, স্থাজাতিতে জিপ্তলা এবং রাহ্মণে তপস্যা অবশ্যই থাকে: বিভাষণ! আমি অতুল ঐশ্বরেটী অধিপতি, শান্নিজয়ী ও বিলোকপ্রিক্ত, বোধ হয় তোমার চক্ষে ইহা ক্তি হইতেছে না। অনামের সহিত সোহাদ্য পদ্মপ্রে পতিত জলাবিদ্রে নার জরল; উহা শারদার মেঘবং কেবল গর্জন ও বর্ষণ করে কিন্তু জলকেদ ইন্দারকমে করিতে পারে না। ভ্রুপ যেমন ইচ্ছান্র্প প্রুপরস পানপ্রেক করে করিল করে, অনার্বের সোহাদ্য সেইর্প আন্থির হইয়া থাকে। ভ্রুপ বেমন ইচ্ছান্র্প কাশপ্রেপ চর্ষণপ্রেক রসলাভে বিশ্বত হয়, সেইর্প অনার্ব্ সাহিত সোহাদ্য কদাচই ফলপ্রদ হয় না। হস্তী যেমন স্নানের পর শান্ত বিরার ধ্লি লইয়া সর্বাপা দ্বিত করে সেইর্প অনার্ব বালি প্রেক্তিক্ত ক্ষেত্র পরে ক্রমণ্ট উচ্চেত্র ক্রিয়া কেবলে বিরার প্রার্থিত ক্ষেত্র পরে ক্রমণ্ট উচ্চেত্র ক্রিয়া ক্রমণ ক্রমণ ক্রমণ বিরার প্রার্থিত ক্ষেত্র পরে ক্রমণ্ট উচ্চেত্র ক্রিয়া ক্রমণ ক্রমণ ক্রমণ অনার্য ব্যক্তি পূর্বসঞ্চিত স্নেহ পরে স্বয়ংই উচ্ছেদ করিয়া ফেলে। রে কুলকলংক! তোরে ধিক ! যদি আমাকে অন্য কেই এইর প কহিত, তবে দেখিতিস তন্দভেই তাহার মুস্তক দ্বিথণ্ড করিতাম।

তথন যথার্থবাদী বিভীষণ জ্যোন্ডের এইর্প কঠোর কথা প্রবণপ্রেক গদাহকেত চারিজন রাক্ষনের সহিত গাত্রোখান করিলেন এবং অন্তরীক্ষে আরোহণপ্রেক ক্রেধভরে রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্ ! তুমি সর্বজ্যেন্ঠ পিতৃত্বা ও মাননীয়, কিন্তু তোমার কিছুমার ধর্মদৃষ্টি নাই। তুমি অতিশর প্রাণত ; এক্ষণে তোমার ধের্প ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু আমি এই সমস্ত কঠোর কথা কিছুতেই সহা করিতেছি না। আমি হিতাকান্দ্রী হইয়া তোমাকে হিতই কহিতেছিলাম, আসম মৃত্যু-অধীর ব্যক্তিই আমার এইর্প কথার বিরক্ত হইয়া থাকে। রাজন্ ! প্রিয়বাদী হওয়াই স্লেভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বন্ধা ও প্রোতা উভয়ই দ্র্লেভ। তুমি সর্বভ্রোপহারী-কালপাশে বন্ধ হইয়াছ, এক্ষণে আমি প্রদীস্ত গ্রের ন্যার তোমার মহাবিনাশ কির্পে উপেক্ষা করিব। রামের শর শাণিত, স্বর্ণখিচত ও প্রদীস্ত, তুমি সেই শরে নিহত হইবে আমি ইহা স্বচক্ষে কির্পে দেখিব। যে ব্যক্তি মহাবল মহাবীর ও কৃতাস্য সেও কালপাশে জড়িত হইয়া বাল্কো-রচিত সেতুর ন্যার অবসম হইয়া পড়ে। তুমি আমার গ্রুর্, আমি তোমার শ্রুত-সন্কল্পে ধের্প কহিলাম, তুমি তাহা ক্ষম

কর এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান হও। আমি চলিলাম, তুমি আমাব্যতীত স্থে থাক। রাজন্! আমি শ্ভোন্দেশেই তোমাকে নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার এই সমস্ত কথা কিছুতেই তোমার প্রীতিকর হইল না। যাহার আয়্ঃশেষ হইয়া আইসে, স্হুদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠে।

সশ্ভদশ সর্গা। মহাআ বিভীষণ রাবণকে কঠোর বাক্যে এইর্প কহিয়া, যথার রাম ও লক্ষ্যণ অবস্থান করিতেছেন, মৃহ্ত্মধ্যে তথার উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বরং স্মের্শিথরবং উজ্জ্বল এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীশত। বানরবীরগণ অন্তরীক্ষে সহসা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল। বিভীষণের সপো চারিটি অন্চর, উ'হারা মহাবল ও মহাবীর, উ'হাদের অগে বর্ম ও উংকৃষ্ট ভ্ষণ, হস্তে নানার্প অস্তশন্ত। স্ত্রীব দ্র হইতে ঐ পাঁচজন রাক্ষ্যকে দেখিয়া বানরগণের সহিত কিয়ংকণ চিন্তা করিলেন এবং হন্মান প্রভাতি বীরগণকে কহিলেন, দেখ, ঐ একটি স্বাস্থারী রাক্ষ্য অপর চারিটি রাক্ষ্যের সহিত আমাদিগের বিনাশার্থই আসিতেছে সন্দেহ নাই।

বানরগণ স্থাবৈর এই কথা শ্রনিবামার শাস্ত্র শৈল উৎপাটনপ্রেক কহিল, রাজন্! তুমি অন্জ্ঞা কর, আমরা অবিস্কৃতিই ঐ সমস্ত দ্বতাত্মাকে বধ করিব। উহারা অলপপ্রাণ, আমাদের এই ক্রিড ও শিলার আঘাতে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

অনশ্তর বিভাষণ ক্লমণঃ সম্দের ভতরে তারে উপস্থিত হইলেন। তিনি নির্ভার ও নিরাকুল, অদ্রেই স্প্রতি বিভাবি বানরগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উহাদিগকে দেখিয়া গম্ভীর স্বেই কহিলেন, লংকাম্বাপে রাবণ নামে কোন এক দ্বা্ত রাক্লস আছে। সে বিভাগনের রাজা, আমি তাহারই কনিন্ঠ প্রাতা, নাম বিভাবণ। সে বিহগরাজ উটায়ুকে বধ করিয়া জনস্থান হইতে জানকারে লইয়া আইসে। এক্ষণে সেই দানা অশরণা তাহারই অন্তঃপ্রে অবর্ম্থ, বহুসংখ্যা রাক্লসী নিরন্তর তাহাকে বেল্টন করিয়া আছে। আমি রাবণকে স্মুক্ত বাক্যে প্রাং প্রে কহিয়াছলাম, রাজন্! তুমি গিয়া রামের হস্তে জানকা অপণ কর। কিন্তু তাহার মৃত্যুকাল নিকটবতা, মুম্ব্র পক্ষে ব্রথবং আমার হিতকর বাক্য তাহার প্রতিকর হয় নাই। সে আমাকে নানার্প কট্ কথা কহিল এবং দাসনিবিশেষে, অবমাননা করিল। এক্ষণে আমি স্থা প্রে পরিত্যাগপ্রেক রামের শরণাপন্ন হইলাম। মহান্থা রাম সকলের আশ্রয়, তোমরা শাঘ্রই তাহাকে গিয়া বল যে বিভাষণ আসিয়াছে।

তথন কপিরাজ স্থাবি ছরিতপদে রাম ও লক্ষ্যণের সন্নিহিত হইয়া রোধভরে কহিলেন, বীর! শনুপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি অতিকিতভাবে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে স্যোগ পাইয়া উল্কে ষেমন বায়সগণকে বধ করিয়াছিল সেইর্প বানরগণকে বধ করিবে। এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয় কার্য, মন্ত্রণ, সেনানিবেশ ও দৃত এই কয়েকটিতে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রাক্ষসেরা কামর্পী ও বীর; উহায়া প্রছল থাকিয়া ক্ট উপায় অবলম্বনপ্র্বক অন্যের অপকার করে, স্তরাং উহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন উচিত হইতেছে না। আগল্পুক ব্যক্তি নিশ্চয় রাবণেরই চর, সে একবার প্রবেশে অধিকার পাইলে আমাদের প্রক্পরকে ভেদ করিতে পারে। অথবা আমরা বিশ্বাসভরে অসাবধান

থাকিব, সেই স্থোগে ঐ বৃশ্বিমান নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনাশ করিবে। দেখ, কেবল শর্পক্ষ ব্যতীত মির, আরগ্যক, আশত বন্ধ্ ও ভূতা ইহাদিগকে সংগ্রহ করা কর্তব্য। উপস্থিত ব্যক্তির নাম বিভাষণ, সে বিপক্ষ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমাদিগেরই শর্, স্ভরাং তাহাকে কির্পে বিশ্বাস করিব। ঐ ব্যক্তি রাবণের নিয়োগে চারিজন সহচরের সহিত তোমার শরণাপল হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে বধ করাই গ্রেয়। তুমি বিশ্বাসপ্রবণ ও নিশ্চিল্ত থাকিবে, এই স্থোগে সে মায়াবলে প্রছল হইয়া ভোমাকে বিনাশ করিতে পারে। স্তরাং তাহাকে তার প্রহারে সংহার করাই কর্তব্য। সেনাপতি স্থাবি ক্রোধভরে রামের নিক্ট এইর্পে স্বমত বাল করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনশ্তর মহামতি রাম হন্মান প্রভৃতি বানরগগকে কহিলেন, দেখ, কপিরাঞ্চ সংগ্রীব বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া যে-সমস্ত যাঞ্জিসপ্যত কথা কহিলেন তাহা ত শ্রবণ করিলে? যিনি অবিনশ্বর সম্পদ চান, তিনি স্যোগ্য ও ব্যাধ্যমান, সন্দেহ-স্থলে স্হৃদকে উপদেশ দেওয়া তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে তোমাদেরই বা কির্প অভিপ্রায়, আমি তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি।

তখন হিতাথী বানরগণ উপচার বাকের রামকে কহিল, বার ! ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, একণে তুমি কেবল স্ক্রেভাবে আমাদিগের সন্মান বর্ধনের জনাই, এইর্প কহিতেছ। তুমি সতার্ভ বার ও ধর্মপরায়ণ, স্কৃত্নের প্রতি তোমার বিশ্বাস অটল এবং তুমি বিকেতা একণে তোমার নিকট ধামান স্কুদক সচিবগণ ক্রুত্ব মত প্রকাশ কর্ম

স্কুল সচিবগণ স্ব-স্ব মত প্রকাশ কর্ন্ত্র তথন অঞ্চল কহিলেন, বার! কিন্তুরণ শত্পক হইতে উপস্থিত, স্তরাং সে বিশেষ আশুকার স্থল; আইকৈ বিশ্বাস করা কদাচই উচিত নয়। দেখ, শঠেরা প্রছয় হইয়া বিচরণ ক্রে এবং স্বেগণ অন্বেষণপ্রক প্রহার করিয়া থাকে। এইর্প অনর্থ অন্তি স্থানক। হিতাহিত ব্বিয়া কার্য করা আবশাক : গ্লেণ্ডে সংগ্রহ ও দোষদ্বন্তি পরিত্যাগই কর্তবা। এক্ষণে বদি বিভাষণের কোন মহং দোষ থাকে তবে তুমি নিবিচারে তাহাকে পরিত্যাগ কর এবং যদি তাহার বিশেষ গ্লে থাকে তবে তাহাকে সংগ্রহ কর।

পরে মহাবীর শরভ বৃদ্ধিসংগত বাক্যে কহিলেন, বীর! তুমি বিভীষণের পরীক্ষার্থ দীয়ই চর নিয়োগ কর। অগ্রে স্ক্রেব্দিধ চরের স্বারা তাহাকে যথাবং পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করিও।

অনশ্তর বিচক্ষণ জাম্ববান শাস্ত্রাসিম্পাশ্ত উল্ভাবনপূর্বক কহিলেন, রাম! রাবণ আমাদিশের পরম শত্রু, পাপস্বভাব বিভীষণ তাহারই নিয়োগে অসময়ে ও অস্থানে উপস্থিত, স্বতরাং সে অবশাই আশংকার পাত্র।

পরে বিচক্ষণ মৈন্দ সমস্ত পর্যবেক্ষপপর্থক ব্যক্তিসক্ষত বাক্যে কহিলেন, রাম! বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ দ্রাতা, অগ্রে তাঁহাকে শান্তবাকো সমস্ত কথ্য জিল্লাসা কর। সে দৃষ্টস্বভাব কি না অগ্রে তাহাও পরীক্ষা কর। পরে ব্যাধ্বলো কর্তব্য স্থির করিয়া ষের্পে হয় করিও।

অন্তর শাস্ত্রবিং মন্ত্রিপ্রধান হন্মান মধ্র বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম ! তুমি বৃদ্ধিমান বিচক্ষণ ও বস্তু।, স্রগ্রুর বৃহস্পতিও বাক-বৈভবে তোমা অপেক্ষা অধিক নহেন। এক্ষণে আমি বাকপট্তা, পরস্পর-স্পর্ধা, অধিক বৃদ্ধিমতা ও ইচ্ছা শ্বারা প্রবিতিত না হইয়া কেবল কার্ধান্রোথে কিছু কহিতেছি, শ্বন। তোমার মন্ত্রিগ বিভাষণের গৃগেদােষ প্রীক্ষার জন্য যাহা কহিলেন আমার তাহা সংগত

বোধ হইল না। কারণ এম্পলে পরীক্ষাই ত একপ্রকার অসম্ভব। নিয়োগ ব্যতীত পরীক্ষা সম্ভবে না এবং সহসা সেই নিয়োগও অসধ্গত। চরপ্রেরণের কথা ষাহা হইল তাহাতেও বন্ধবা এই যে, প্রত্যক্ষ বিষয়ে চর নিয়োগ নিম্ফল। আর দেশকাল সম্পর্কে যে কথা হইল তাদ্বষয়েও আমার যথাজ্ঞান কিছু; বলিবার আছে, শুন। বিভীষণ প্রকৃত দেশ ও প্রকৃত কালেই উপস্থিত হইয়াছেন। রাবণ পাপস্বভাব, তুমি ধার্মিক, সে দোষী তুমি নির্দোষ, সে দ্বোন্ধা তুমি মহাবীর : বিভীষণ এই সমস্ত নিশ্চয় করিয়া যে এই স্থানে আসিয়াছেন ইহা তাঁহার উচিতই হইয়াছে। আরও গ্রেশ্ডচর নিয়োগপূর্বক বিভীষণকে পরীক্ষা করা কর্তব্য, এইটি মৈন্দের অভিপ্রায়, এই বিষয়েও আমার কিছু বলিবার আছে। দেখ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে ব্রিণ্ডমানের মনে সহসা আশব্দার উপয় হইয়া থাকে। ব্রিও ইহা দ্বারা প্রকৃত ব্তান্ত কিন্তুৎ পরিমাণে সংগ্হীত হইতে পারে, কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি যদি মিল্ল হয় এবং যদি সুখলাভে ভাহার ইচ্ছা থাকে তবে এইরূপ ব্থা অনুসন্ধানে তাহায় মন কল্মিত হইবে। আরও দেখ, প্রশ্নমারেই বে শত্রে ভাবগতি প্রীক্ষা করা যায় ইহা অতি অমূলক কথা, একণে তুমি স্বয়ংই তাহার সহিত কথাপ্রসংগ কর এবং কণ্ঠস্বরে তাহার আন্তরিক ভাব ব্রিথরা লও। বলিতে কি, বিভীষণ আসিয়া যথন আত্মপরিচয় দেয়, তথন তাহার দ্বত্তি কিছুমাত দৃত্ত হয় নাই এবং তাহার মুখপ্রসাদও লক্ষিত হইয়াছিল, সুক্ত্মি আমি তাহাকে কির্পে সংশয় করিব। যে ব্যক্তি শঠ হয়, সে সম্পূর্ণ করে ইয়া অশন্তিকত মনে আইসেনা। বিভীষণের বাক্য কটোর্থপূর্ণ নহে, সংক্রীং আমি ভাহাকে কির্পে সংশয় করিব। দেখ, আন্তরিকভাব প্রছল্ল রাখ্য জ্বনন মতে সহজ হয় না, তাহা বলপূর্বক বিবৃত হইয়া পড়ে। বীর! বিভব্ত এই কার্য দেশকালের বিরোধী নহে। ইহা অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই ছেবির উপকার দশিতে পারিবে। বিভাষণ তোমার যুন্ধচেন্টা, রাবণের বৃথা বৃদ্ধির, বালীবধ ও স্থোবের অভিষেক এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রাজাবাদিনায় বৃদ্ধিপ্রকই এই স্থানে আসিয়াছেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাকে সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হয়। রাম! তুমি বুন্ধিমান ও বিচক্ষণ, আমি বিভাষণের আন্তরিক অকপট ভাব লক্ষ্য করিয়া এইর প কহিলাম, একণে তোমার বাহা শ্রেরন্কর বোধ হয় তাহাই কর।

জন্টাদশ সর্গা। অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ রাম হন্মানের এই কথা শ্রিনরা প্রসমমনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা আমার হিতাখার্বি, এক্ষণে আমিও বিভীষণের উদ্দেশে কিছ্ কহিব, শ্না। দেখ, বিভীষণ মিত্রভাবে উপস্থিত, এক্ষণে যদিও তাঁহার কোনর্প দোষ দেখা বার তথাচ আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; দোষসপ্ত হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধ্র অবশস্কর কার্য নহে।

তখন কপিরাজ স্থান **য্তিপ্রদর্শনপর্বক কহিলেন, যে ব্যক্তি বিপদ** উপস্থিত দেখিয়া দ্রাতাকে পরিত্যাগ করে, সে দোষী বা নির্দোষ হউক, তাহাকে সংগ্রহ করা কখনও উচিত নয়। সে যে সংকটকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি?

অনশ্তর রাম বানরগণের প্রতি দ্ণিটপাতপূর্বক ঈষং হাস্য করিয়া লক্ষ্যুণকে কহিলেন, বংস! প্রিয়স্ত্রং স্ফ্রীব ষাহা কহিলেন, সবিশেষ শাশ্চজ্ঞান ও বৃন্ধ্বন্ধ ব্যতীত এর্প কথা বলা সহজ নয়। কিন্তু আমি জানি, রাজগণের মধ্যে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রাত্বিরোধ বিষয়ে প্রতাক্ষ লোকিক এই দুই প্রকার সক্ষাতর যুক্তি আছে, এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট তাহার উল্লেখ করিতেছি, শ্ন। শত্রু ন্বিবিধ, জ্ঞাতি ও আসন্দেশবতী। এই দুই প্রকার শন্ত কোনরূপ সুষোগ পাইলে স্থাবিরোধী জ্ঞাতির যথোচিত অপকার করিয়া **থাকে।** বিভ**ীষণ** এই অনিষ্ট করিয়াই এই **স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। বে-সম**স্ত জ্ঞাতি পরস্পরের হিতাথী হয়, প্রম্পরের কল্যাণ **কামনাই তাহাদের উদ্দেশ্য**, এই ত লোক-ব্যবহার, কিন্তু রাজগণ হিতাকাৎক্ষী জ্ঞাতিকেও শব্দা করিয়া থাকেন। সথে! শত্রপক্ষকে সংগ্রহ করিবার বিষয়ে তুমি যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিলে তাহারও সংগত উত্তর আছে, শ্বন। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি, জ্ঞাতিম্ব-সূত্রে আমাদের সহিত তাঁহার শহ্রতাও কিছ্রমার নাই। তিনি স্বয়ং রাজ্যলাভাথী, স্বার্থারক্ষার জন্য আমাদের সহিত সম্ভাব স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য। দেখ, রাক্ষসদিগেরও কার্যাকার্যবিচারের শক্তি আছে: সতেরাং বিভীবণকে সংগ্রহ করা কর্তব্য। যদি ভ্রাতৃগণ নিরাকুল ও সম্তুক্ত থাকে, তবেই তাহাদের মধ্যে সম্ভাব নচেং অসম্ভাব, পরে যুম্খকোলাহল ও ভীতি। এক্ষণে বিভীষণের ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তলিবন্ধনই তাঁহার এই স্থানে আগমন : সুতরাং তাঁহাকে সংগ্রহ করা সংগত হইতেছে। সখে! সকলেই ক্রিক্টেরতের ন্যায় দ্রাতা নহে, সকলেই কিছ, আমার ন্যায় পত্তে নহে এবং সুরুজ্ঞী কিছ, তোমার ন্যায় মিত্র হইতে পারে না।

অনশ্বর কপিরাজ স্থাব দ ভারমান করা কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, বার! বিভাষণ রাবণের প্রেরিত, স্তরাং স্ক্রার বোধ হয় তাহাকে নিগ্রহ করাই আবশ্যক। তুমি, আমি ও লক্ষ্যণ করাই তিনজন বিশ্বস্তমনে উদাসীন থাকিব, ইত্যবসরে সে ক্টব্লিখ-প্রবৃত্তি ইইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। বলিতে কি, তাহার এ স্থানে আহিকট উদ্দেশ্যই এই। সে ক্র-প্রকৃতি রাবণের প্রাতা, স্তরাং একণে স্চিবগণের সাহত তাহাকে বিনাশ করাই কর্তব্য হইতেছে।

তখন রাম কহিলেন, সখে! বিভাষণ দোষী বা নির্দোষ্ট হউক, সে আমার অপমান্তও অপকার করিতে পারিবে না। আমি মনে করিলে পিশাচ, দানব, যক্ষ ও প্রথিবীস্থ সমস্ত রাক্ষসকে অধ্যান্তাগ্র দ্বারা বিনাশ করিতে পারি। শানিরাছি একদা কোন ব্যাধ বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ বৃক্ষে একটি কপোত বাস করিত। ব্যাধ ভাহার ভার্ষাকে বিনন্ট করে। কিন্তু কপোত ভাহাকে শরণাপম দেখিয়া যথোচিত আদরপূর্বক স্বীয় মাংসে তাহার তৃষ্ণিত সাধন করিয়াছিল। যথন শত্র প্রতি পক্ষীরও এইরূপ ব্যবহার তখন মাদৃশ লোক কির্পে ডাহার ব্যতিক্রম করিবে। পূর্বে মহর্ষি কণ্ডের পরে সভ্যবাদী কণ্ডর ষে-গাথা কীর্তন করিয়াছিলেন আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি, শ্বন। তিনি করেন, যদি শহ্বও কৃতাঞ্জালপুটে শরণাপত্র হয় তবে ধর্মারক্ষার্থ ভাহাকে অভয়দান করিবে। শর্মু ভীত বা গবিতিই হউক, যদি অপর কোন ব্যক্তির নিপীড়নে শরণাপন্ন হয়, তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা করা ধার্মিকের কর্তব্য। বদি কেহ ভর্ মোহ, বা ইচ্ছাক্রমে শরণাগতকে স্বশক্তি অনুসারে রক্ষা না করে, তবে সে তব্জন্য পাপভাগী হয় এবং তাহার অযশন্ত সর্বন্ন প্রচার হইয়া থাকে। যদি শরণাপন্ন ব্যক্তি রক্ষকের সম্মুখে বিনন্ট হয় তবে তাহার সমগ্র পাপ রক্ষকে সংক্রমিত হইয়া থাকে। বানরগণ! শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিলে এই সমস্ত দোষ জ্বেম : ইহা অযশস্কর ও বলবীর্যনাশক এবং এই জন্মই লোকের সম্পতি হয় না। অভঃপর আমি কভার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতান,সারে কার্য করিব। যদি কেই একবার উপস্থিত ইইয়া বলে "আমি তোমার" তাহাকে অভয় দান করাই আমার রত। স্থাবি! এক্ষণে বিভীষণ বা রাবণ যেই কেন উপস্থিত ইউন না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি অভয় দান করিব।

তখন কপিরাজ স্থাবি রামের এই কথা শ্নিরা স্হ্ংদেনহে কহিলেন, রাম! ত্মি ধার্মিক সত্তপ্রধান ও সংপথাবলন্বী, তুমি যে এইর্প কল্যাণকর কথা কহিবে ইহা নিতান্ত আশ্চরের নহে। হন্মান সবিশেষ অন্মানপূর্বক বিভীষণকে সর্বাখগীণ পরীক্ষা করিরাছেন এবং আমারও অন্তরাস্থা তাঁহাকে শ্ব্ধসত্ত্ব বিলিয়াই ব্রিতিছে। ধার্মিক বিভীষণ স্বিজ্ঞ, এক্ষণে তিনি শীঘ্র আমাদের তুল্যাধিকারী হউন এবং আমাদের সহিত বন্ধ্য স্থাপন কর্ন।

একোনবিংশ সগা । অনন্তর ভাত্তমান বিভাষণ রামের অভয় প্রদানে একান্ত সন্তুন্ট হইয়া, ভ্তলে দ্ভিপাত করিলেন এবং চারিজন বিশ্বস্ত অন্চরের সহিত গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার অন্চরেরাও অন্তরম প্রণিপাত করিল। পরে তিনি রামকে ধর্মান্তর্বত প্রাতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম। আমি রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রিটি প্রাতা। তিনি যারপরনাই আমার অবমাননা করিয়াছেন। তুমি সকলেতি শরণা, আমি এইজনা তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি লক্ষ্পিরী, স্বাস্থিপদ ও মিত্র সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমার জীবন ও স্কুটি তামারই আরত।

তখন রাম বিভাষণকে সত্ক বাটে নিরীক্ষণপর্থক সান্থনা করিয়া কহিলেন, বিভাষণ! রাক্ষসগণের বলাবল ক্রিন্দ্র,প, তুমি আমার নিকট বথার্থতঃ তংসম্দর উল্লেখ কর।

বিভাষণ কহিলেন, ব্রিক্সের! রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজাপতি রক্ষার বরে সর্বভ্তের অবধ্য হইরা আছেন। তাঁহার মধ্যম দ্রাভার নাম কুন্ডকর্ণ। আমি সর্বকানন্ত। কুন্ডকর্ণ রগন্ধলে স্বরাজ ইন্দ্রের প্রতিন্দর্শী হইতে পারেন। প্রহন্ত রাবণের সর্বপ্রধান সেনাপতি। তিনি কৈলাস পর্বতে মণিভদ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহাবার ইন্দ্রজিৎ রাবণের প্রত। তিনি গোধাচমনির্মাত অংগ্লোনাল, অচ্ছেদ্য কর্ম ও শরাসন ধারণপ্র্বক ষ্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইভাবসরে সহসা অদৃশ্য হইয়া থাকেন। ঐ মহাবার সৈনাসন্ত্রল তুম্ল সংগ্রামে ভগবান পাবকের ত্নিত্সাধনপ্র্বক অন্তহিত হইয়া প্রতিপক্ষণণকে বধ করেন। মহোদর, মহাপার্শ্ব, ও অকন্পন ইহায়া রাবণের উপ-সেনাপতি। ইহাদের বলবীর্ষ লোকপালগণেরই অন্র্প। রাবণের প্রধান সেনা দশ সহস্র কোটি হইবে। তাহারা লংকানিবাসী ও রক্তমাংসাশা। রাবণ ঐ সমন্ত সেনা লইয়া লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে লোকপালেরা রাবণের বিভ্রম অসহ্য বোধ করিয়া দেবগণের সহিত পলায়ন করেন।

অনশ্তর রাম বিভাষণের মুখে রাবণের বলাবল শ্রবণ করিয়া মনে মনে সমস্ত আন্দোলনপূর্বক কহিলেন, বিভাষণ! তুমি রাবণের যের্প বলবীর্যের পরিচর দিলে আমি তাহা ব্বিলাম। এক্ষণে সতাই কহিতেছি, আমি রাবণকে প্রেও সেনাপতির সহিত সংহার করিয়া তোমায় রাক্ষসরাক্ষ্যে অভিষেক করিব। অতঃপর রাবণ ভ্রত্তে বা পাতালেই প্রবেশ কর্ক, অথবা পিতামহ রক্ষার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



শরণাপন্ন হউক, সে প্রাণসত্ত্বে আমার হস্তে কদাচই পরিত্রণে পাইবে না। আমি দ্রাত্রয়ের উল্লেখপূর্বক শপথ করিতেছি, তাহাকে সগণে বিনাশ না করিয়া কখনই অযোধ্যায় যাইব না।

তখন ধর্মশীল বিভাষণ রামকে প্রাণিপাতপূর্বক কহিলেন, আমি রাক্ষসবধ ও লংকাপরাভব বিষয়ে যথাশক্তি তোমায় সাহাষ্য করিব এবং রাবণেরও প্রতিশ্বন্দ্রী হইব। অনশ্তর রাম বিভীষণকে আলিশ্যনপূর্বক প্রীতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! তুমি সম্দ্র হইতে জল আহরণ কর। আমি বিভীষণের প্রতি অত্যন্ত প্রসায় হইয়াছি, তুমি ই'হাকে অচিরাং রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর।

তথন স্শীল লক্ষ্মণ জ্যেপ্টের অজ্ঞান্তমে সম্দ্র হইতে জল আনয়নপ্র ক সর্বপ্রধান বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিলেন। বানরগণ বিভীষণের প্রতি রামের এইর্প অন্ত্রহ দেখিয়া, সাধ্বাদ সহকারে কিলাকিলা রব করিতে লাগিল। অনন্তর স্ত্রীব ও হন্মান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমরা এই সমস্ত বানরসৈন্য লইয়া কির্পে এই অক্ষোভ্য মহাসম্দ্র পার হইব, তুমি আমাদিগকে তাহার উপার বলিয়া দেও।

তখন ধর্মশীল বিভীষণ কহিলেন, বানরগণ! এক্ষণে মহাদ্মা রাম সম্দ্রের শরণাপার হউন। মহারাজ সগরের প্রেগণ এই অপ্রমের সাগর খনন করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে রাম ই'হার জ্ঞাতি, স্তরাং সম্দ্র ই'হার কার্যে কদাচ উদাস্য করিবেন না।

অনশ্তর স্থাবি রামের সমিহিত হইরা কহিলেন, রাম! বিভাষণের অভিপ্রায়, তুমি সমন্ত্র লঞ্চনের জন্য সম্দ্রেরই লরণাপত্র হও। তথন ধর্মশাল রাম তাঁহার এই সং প্রামশা শ্রনিরা অতিমান সন্তৃত্ত হইলেন এবং হাস্যম্থে কার্যনিপ্র লক্ষ্মণ ও স্থাবিকে তাঁহার সবিশেষ প্রের অতিশি করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! বিভাষণের এই প্রামশা আমার অত্যত প্রতিকর হইল। স্থাবি স্পাত্ত এবং তুমিও বিচক্ষণ, এক্ষণে তোমরা এক্ষি মন্ত্রণা করিয়া যাহা শ্রেয়ন্কর হয় কর।

কর।
তথন স্থাবি ও লক্ষ্যণ উপ্রেশকের রামকে কহিলেন, আর্য! ধর্মশালৈ
বিভাষণ এ সময়ে যে শ্রুতিস্থানের কথা কহিয়াছেন তাহা অবশ্যই আমাদের
প্রতিপ্রদ। এই ভাষণ সম্ভূতি স্ত্রশ্যন ব্যতীত ইন্দ্রাদি দেবগণও লংকায় উত্তীশ
হইতে পারেন না। স্তর্জী মহাবার বিভাষণের কথাপ্রমাণ অনুষ্ঠান আবশ্যক
হইতেছে। কালবিলন্ব অকর্তব্য। এক্ষণে তুমি গিয়া সম্প্রের নিকট প্রার্থনা কব।

অনশ্তর রাম সম্দ্রতটে কুশাসন আশ্তীণ করিয়া বেদিমধ্যস্থ আন্নর ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।

বিংশ সর্গ । এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের শার্দলে নামে এক চর ছিল। সে প্রভ্র আদেশে সম্দ্রের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, স্থাবি-রক্ষিত বানরসৈনা পর্য-বেক্ষণ করিল এবং প্নবর্গর মহাবেগে লগ্কায় প্রতিগমন করিয়া রাবণকে কহিল, মহারাজ! বানর ও ভল্লেকসৈনা মহাসম্দ্রের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয়। এক্ষণে তাহারা লগ্কায় অভিম্থে আসিতেছে। রাজা দশরথের প্র রাম ও লক্ষ্মণ অভ্যন্ত স্র্প। তাহারা জানকীর উন্ধার-কামনায় সম্দ্রভটে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম বানরসৈনা চতুদিকৈ দশবোজন স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহাদের সংখ্যা কির্পে, শীয় তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশাক। আপনি দ্ত নিয়োগ কর্ন এবং সাম দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বনপূর্বক স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনশ্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ তংকালোচিত কর্তব্য অবধারণপূর্বক বাগ্রভাবে শ্বককে কহিলেন, শ্বক! তুমি শীল্প স্থাবৈর নিকট যাও এবং আমার বাকাস্তমে শাশত ও মধ্বর বচনে বল, স্থাবি! রাজকুলে তোমার জন্ম, তুমি ঋক্ষরজার প্র

ও মহাবীর। রামের সহকারিতার তোমার অর্থানর্থ কিছুই নাই। যদিও কিছু দ্বার্থসম্পর্ক থাকে, কিন্তু দেখ, আমিও তোমার দ্রাত্তুল্য। আমি যদিও রামের ভার্যা অপহরণ করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি আইসে যায়। তুমি কিন্কিন্ধার প্রতিগমন কর। নরবানরের কথা কি, দেবগন্ধবিও রাক্ষসপ্রী লঙকায় আসিতে পারে না।

অনন্তর শ্ক রাবণের আদেশে পক্ষির্প ধারণপূর্বক শীঘ্র গগনতলে উথিত হইল এবং সমৃদ্ধের উপর দিয়া বহৃদ্ধ অতিক্রমপূর্বক স্থানিবর নিকটপথ হইল। পরে সে ভ্তলে অবতীর্ণ না হইয়া উধর্ব হইতে স্থানিবক রাবণের আদিশ্ট সমস্ত কথা অন্ক্রমে কহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা তাহাকে ঐর্প সমস্ত কহিতে দেখিয়া, শীঘ্র লম্ফ প্রদানপূর্বক তাহার পক্ষ ছেদন বা মৃণিট-প্রহারে হনন করিবার মানসে তাহাকে গিয়া ধরিল এবং তৎক্ষণাং ভ্তলে আনয়ন করিল। তখন শ্কে বানরগণের পাড়নে নিতাশ্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, রাম! দ্তকে বধ করা কর্তব্য নহে; একণে তৃমি বানরগণকে নিবারণ কর। যে দ্ত প্রভ্রের মত পরিতাগে করিয়া স্বমত প্রচার করে সে অন্ত্রাদান, তাহাকেই বধ করা কর্তব্য।

তখন ধর্মশীল রাম শ্কের এইর্প কাতরোছি ইবেপে একালত কৃপাপরতল্প হইয়া বানরগণকে নিবারণ করিলেন। বানরেরাও তেককৈ অভয় দান করিল। অনন্তর শ্ক পক্ষবলে শীল্প অন্তরীকে বিশেষণ্প্রেক প্নর্বার কহিল, কপিরাজ! রাবণ জ্বলবভাব, বল, আমি হিষ্কি তহিতকৈ কি বলিব।

মহাবীর স্তাবি অদীন স্বরে করিছি দাগিলেন, দ্ভ! তুমি গিয়া রাবণকে আমার কথার এইর্প কহিও, রাজন্মিনি! তুমি আমার মিত্র ও প্রিয়পাত্র নও। তোমাকে দয়া করিবার কোন করিছি নাই। তুমি আমার উপকারকও নও। তুমি রামের শত্র, রাম তোমাকে করি বন্ধরে সহিত বিনাশ করিবেন। পামর! আমরা তোরে সগণে সংহার করিম রাজসপ্রী লংকা ছারখার করিব। এক্ষণে তুই আকাশ বা পাতালে প্রবেশ কর্, ভগবান বাোমকেশের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ কর্, বা স্রগণেরই শরণাপল্ল হইয়া থাক্, মহাবীর রামের হলেত আর কিছ্তেই তোর নিস্তার নাই। কি পিশাচ, কি রাজ্ম, কি গন্ধর্ব, কি অস্র তোকে পরিগ্রাণ করিতে পারে আমি এই তিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুই জরাজীণ বিহগরাজ জটায়্কে বধ করিয়াছিল এই ত তোর বলবীবের পরিচয়? যদি তোর সামর্থাই থাকিবে তবে রাম ও লক্ষ্যণের অসমক্ষে জানকীরে কেন হরণ করিলি? রাম মহাবল এবং স্রগণেরও দ্বর্ধা। তিনি যে তোরে সংহার করিবেন ইহা তুই এখনও ব্রিতে পারিস নাই।

অনশ্তর কুমার অপাদ রামকে কহিলেন, ধীমন্! ঐ দ্রাচার দ্ত নয়, বোধহর গ্শতচর হইবে। এক্ষণে তোমার সৈন্যসংখ্যা ব্রিকার জনাই উপস্থিত ইইয়াছে। বাহা হউক, উহাকে ধর, ঐ দৃষ্ট আর ধেন লম্কার ফিরিয়া না যায়। আমার ত এই মত।

তথন বানরেরা কুমার অভগদের আজ্ঞামাত লম্কপ্রদানপূর্ব ক শ্ককে গ্রহণ ও বন্ধন করিল। শুক অনাধের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড বানরেরাও তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। তথন শুক প্রহারবেগে বারপরনাই পাড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রামকে কহিল, হা! বানরেরা আমার পক্ষ ছিল্লভিল ও চক্ষ্ণ বিদাপ করিতেছে। আমি যে রাত্তিত জন্মিয়াছি এবং যে রাত্তিতে মরিব, ইতিমধ্যে

<sup>&</sup>lt;sup>8২</sup> দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা কিছ্ পাপ করিয়াছি, যদি আমার প্রাণ ধার সেই পাপ তোমার। তখন রাম বানরগণকে নিবারণপূর্বক কহিলেন, দেখ দ্ভে উপস্থিত, উহাকে এখনই ছাড়িয়া দেও।

একবিংশ সর্গ 🖟 অনন্তর রাম সম্মুদ্তটে প্রাস্য হইয়া সম্মুদ্র নিকট কৃতাঞ্জলি-भूरि कुमामान मारान करिरामन। एएकाला ज्ञाकशाकात ज्ञाकमण्डरे छाँदात छेेेेेे प्रान হইল। পূর্বে ঐ হস্ত শ্বেত ও তর্ণ সূর্যসংকাশ রক্তদ্দনে চার্চত এবং নানার্প স্বর্ণালংকারে শোভিত থাকিত, ধাতীগণের ম্ঞামণির্থাচত করপালেবে বারংবার স্পূন্ট হইত এবং শয়নকালে জানকীর মুস্তকে যারপরনাই শোভা পাইত। ঐ হসত যেন জাহুবীজলশায়ী ভূজগরাজ তক্ষকের দেই। উহা সংগ্রামে শুরুবর্গের শোকবর্ধান এবং মিত্রগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া থাকে। উহা সসাগরা প্রতিব**ীর** একমাত্র আশ্রয়ঃ প্রাঃপ্রাঃ জ্যাগ্রাঘর্ষণে উহার ছক একান্ত কঠিন হইয়া আছে। উহা আজান,লান্বিত ও অর্গলতুল্য এবং উহাই অসংখ্য গোদান করিয়া থাকে। মহাবার রাম সম্প্রতটে সেই দক্ষিণ হস্ত উপধান করিলেন্ এবং আজ হর কার্য-সাধন নয় সমৃদ্রশোষণ মনে মনে এইরপে অবধার বৈক মেনিভাবে শয়ন করিলেন। তিনি নিম্মনিবশ্ধন অপ্রমাদে সেই কুপ্সক্রির শ্রান থাকিলেন। তিন রাত্রি অতীত হইল। ধর্মবংসল রাম এই কাল ক্রেই সম্বেদ্রর আরাধনা করিলেন। তথাচ নিবেশি সমন্দ্র তাঁহার সাহত সাক্ষ্য করিলে না। তথন রামের অতিমাত্র কোধ উপশ্থিত হইল, নেত্রপ্রান্ত আরম্ভ ক্রিয়া উঠিল। তিনি সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, সম্ভ আমার সহিত্য ক্রিয়াণ করিল না, উহার কি গর্ব 1 শান্তভাব, ক্ষমা, সরল ব্যবহার প্রিয়বাদিতা সাধ্র এই সমস্ত সন্গণে ধৃষ্ট দাশ্ভি:কর নিকট অযোগ্যতাৰ্ক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গবিতি, দৃশ্চরিত্র ও অধ্মর্গি, সবিত স্বগণে প্রখ্যাপনই ষাহার কার্যা, বে দ্রাঘা দোষগাণ-বিচারে বিমাখ হইয়া দণ্ডবিধান করে, লোকসমাজে তাহারই সমাদর। লক্ষ্যণ! শান্তভাবে কীর্তি, শান্তভাবে যশ এবং শান্তভাবে জয়লাভ হয় না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্ষণে সম্দ্রের প্রতি বিক্রম প্রকাশ আবশ্যক। আজ আমার শ্রনিকরে মংস্যাগণ বিন্দু ইইবে এবং ভাসমান মংসাদেহে সম্দুজল রুন্ধ ইইরা যাইবে। আজ আমার শরজালে ভ্রজগগণ ছিল্লভিল্ল ইইবে। আজ আমি জলহস্তীদিগের শৃশ্ভ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব এবং শভ্খ ও শ্রিক্তাদির সহিত সম্দুকে শোষণ করিব। দেখ, ক্ষমাশীল বলিয়াই সম্দু আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিতেছে, ফলতঃ ঈদৃশ ব্যান্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন অবশাই দোষাবহ। বংস! তুমি শীল্ল আমার শরাসন ও সপাকার শর আনয়ন কর। আমি এখনই সম্দুশোষণ করিব। বানরসৈন্য এই দণ্ডেই পদেচারে ইহা পার ইইবে। সম্দু তীরদেশে আবন্ধ এবং তরগমালা-সক্ল, আজ আমি ইহার সীমা ভেদ করিব। সম্দু দানবগণের নিবাসস্থল, আজ আমি ইহার সীমা ভেদ করিব।

মহাবার রাম এই বলিয়া ধন্তহেণ করিলেন। তাঁহার নেত্রহ্গল রোবে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রজ্বলিত ব্লান্ডবহির ন্যায় অতিমাত্র দ্ধের্ম হইলেন এবং ভাঁষণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক সমস্ত জগং কান্পতে করিয়া, বজুরবে শরত্যাগ করিলেন। শর নিক্ষিত ইইবামাত্র ন্বতেজে প্রজ্বলিত ইইয়া মহাবেগে সম্দ্রগতের্ভ প্রবেশ করিল। জলবেগ ভর্তকর বার্ধত ইইয়া উঠিল, শরসংঘর্ষজনিত বায়্র ঘোর রব শ্রুতিগোচর ইইল ত্রিংগজল শংখ মকর ইতস্ততঃ বিক্ষিত করিয়া প্রচণ্ড বেগে উত্থিত হইজে লাগিল, ধ্ময়াণি দৃষ্ট ইইল, দান্তমাথ দান্তলোচন ভ্রজ্গগণ ব্যাথিত এবং পাতালতলবাসী দানবেরা অন্থিয় ইইয়া উঠিল; তরংগসকল নক্র-মক্রের সহিত বিশ্বা ও মন্দর পর্বতের ন্যায় চতুদিকে আস্ফালিত হইতে লাগিলী চতুদিকে ঘ্রণা, নক্রকুন্ডারগণ প্রনঃপ্রমাণ ক্রিয়া আর্বিত হইতেছে, উরগ ও র্জিনির ভরে বাস্তস্মস্ত এবং সর্বাই তুম্ল রব। ইত্যবসরে লক্ষ্যণ সহস্থিত হইয়া রোবকন্পিত য়ামকে নিবারণ ও তাহার

ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সহস্প ইবিত হইয়া রোবকন্পিত স্থামকে নিবারণ ও তাঁহার ধন্ গ্রহণপূর্বক কহিবেই আর্য! সম্দ্রকে এই রূপ ক্ষ্মিত করা ব্যতীত আপনার কার্যসাধন হরতে পারে। ভবাদৃশ লোক কদাচই ক্রোধের বশীভূত হন না। এক্ষণে আপনি কার্যসিন্ধির কোন উৎকৃত উপার অন্বেষণ কর্ন। তৎকালে দেবির্য ও ক্রম্মার্যগণও অন্তরীক্ষে প্রক্রেম থাকিয়া ম্ক্তকণ্ঠে রামকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

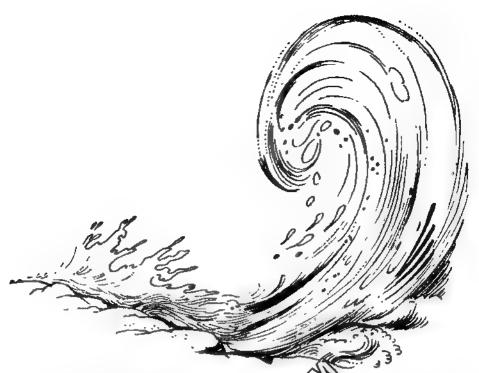

শ্বাবিংশ সর্গ । অনন্তর মহাবার রাম সম্দ্রকে লাক সর্বার গার্ণ বাকো কহিলেন, আজ আমি পাতালের সহিত এই সম্দ্রবে সুক্ত করিয়া ফোলব। সম্দ্র! আমার শরে তোর জলশোষ হইবে, জলক্ষুসকল বিনন্ধ হইরা যাইবে এবং গর্ভ হইতে ধ্লিরাশি উন্তান হইতে ক্লিকেব। আমার শরপ্রভাবে বানরগণ এখনই পাদচারে পরপারে উত্তার্গ হৈছিল। তোর অতি বৃদ্ধি, তল্জনাই তুই আমার পোর্ষ ও বিক্রম জানিতেছিন স্না একণে এই অতিবৃদ্ধিবশতঃ যারপরনাই তোর অন্তাপ উপস্থিত হিলে।

মহাবীর রাম সম্দূর্দ্ধি এই বলিয়া ব্রহ্মদশ্ডসদ্শ শরদশ্ড রাক্ষ মদ্যে প্তে এবং শরাসনে যোজিত করিলেন। সেই শরাসন সহসা আকৃষ্ট ইইবামান্ত ভ্লোক ও দ্যুলোক যেন বিদীপ হইয়া গেল, পর্বত কম্পিত হইয়া উঠিল, চতুদিকি অন্ধকারে আবৃত, কিছুই দ্যিতগোচর হয় না, নদ-নদী ও সরোবর আলোড়িত হইতে লাগিল, চন্দ্র-স্বর্ধ নক্ষরমশ্ডলের সহিত বিপরীত দিকে চলিল; গগনতল স্থাকিরণে প্রদীশত, অথচ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, অনবরত উল্কাপাত এবং ভীমরবে বছাঘাত হইতে লাগিল; বায়্র প্রবলবেগে বৃক্ষসকল ভান ও জলদজাল উভ্ভান করিয়া, ভীমরবে ঘনীভ্ত হইতে লাগিল। বক্স হইতে বৈদ্যুতাশিন অনবরত নিঃস্ত হইতে দৃষ্ট হইল, দৃষ্য জীবসকল বজ্রসম শ্বরে চীংকার করিয়া উঠিল, অদ্যা জীবসকল ভীমরবে দিগলত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল; অনেকে ভয়ে অভিভাত হইয়া কম্পিত দেহে শয়ন করিল, সকলেই ব্যথিত, সকলেই নিস্পাদ। মহাসম্প্র মহাপ্রলয় ব্যতীত ও গর্ভান্থ জলজন্তুগণের সহিত বেলাভ্মি লাভ্যনপ্রক ভীমবেগে যোজন অতিক্রম করিল। তৎকালে রাম সম্দের এইর্শ অবস্থা দেখিয়াও কিছুমান্র বিচলিত হইলেন না।

ইত্যবসরে উদয় পর্বত হইতে সূর্য ষেমন উদিত হন সেইর্প সম্দূমধ্য হইতে ম্তিমান সম্দূ উত্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ দিনস্থ মরকত মণির ন্যায় শ্যামল, সর্বান্ধ্যে স্বর্ণালন্কার, কণ্ঠে রক্সহার, নের পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য। তিনি ধাতুমণিডত হিমাচলের ন্যায় আত্মজাত বিবিধ-

রত্নে শোভিত আছেন। তাঁহার তরৎগ অনবরত ঘ্রণিত হইতেছে, তিনি মেঘ-বায়ুতে আকুল, তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা সিন্ধু প্রভৃতি নদ নদী এবং বহুসংখ্য দীপ্তম্খ ভ্রেণ্গ। তিনি রামের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপ্রিক কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, রাম! প্থিবী, বায়, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মসৃন্ট পথ আশ্রয়পূর্বক স্বভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমার অগাধতা ও দৃস্তরতাই স্বভাব ; ইহার বিপরীতই বিকার। এক্ষণে আমি অন্রাগ, ইচ্ছা, লোভ বা ভয়ক্রমে এই নক্রকুম্ভীরসংকুল জলরাশি কদাচ স্তশ্ভিত করিতে পারি না। অতঃপর তুমি যেরুপে আমায় পার হইয়া যাইবে আমি তাহা কহিব এবং সহিয়াও থাকিব। যতক্ষণ বানরসৈন্য আমাকে অতিক্রম করিবে, তাবং জল-জম্তুগণ তাহাদের প্রতি কোনরূপ উপদ্রব করিবে না। আমি সকলের সূথ সণারের জন্য স্বয়ং স্থলের ন্যায় হইয়া থাকিব।

রমে কহিলেন, সমন্ত্র! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, বল এক্ষণে ইহা তোমার काम म्थारम श्रदशक कतिव।

তখন সম্দ্র ব্লহান্ত দর্শনপূর্বক রামকে কহিলেন, রাম! আমার অব্যবহিত উত্তরে দ্রুমকুক্য নামে একটি স্থান আছে। উহা তোমারই ন্যার প্রাসম্প ও পবিশ্র।

ভওরে প্র, মকুল্য নামে একাট স্থান আছে। ডহা ভোমারহ ন্যায় প্রাসম্থ ও পাবন্ত্র।
তথায় আভার প্রভৃতি উগ্রদর্শন পাপস্বভাব দসক্ষে আমার জলপান করিয়া
থাকে। উহারা যে আমাকে স্পর্শ করে, আমি কেটি পাপ সহ্য করিতে পারি না।
রাম! একণে তুমি সেই স্থানেই এই ব্রহ্মান্য ক্রিত্যাগ কর।
তথন রাম মহাবেগে প্রদাণত ব্রহ্মান্ত ক্রিত্যাগ করিলেন। ঐ ব্রহ্মকণ শর
যে-স্থানে গিয়া পাড়ল তাহা প্থিবক্তি মর্কান্তার নামে প্রসিম্ধ হইল। শর
পাতত হইবামান্ত বস্মতী যারপ্রকৃতি পরিভৃতি ও কম্পিত হইরা উঠিল এবং ঐ
রন্ধান্ত্রত স্বার দিয়া পাতাল ইইতে অনবরত জল উথিত হইতে লাগিল।
তদবধি ঐ ম্বার রণক্প মুখ্যে সাসম্ধ হইল। ব্রণক্পে সমুদ্রেরই ন্যায় নিরবচ্ছিল
জল উথিত হইতেছে। উর্কালে একটি দার্শ ভ্মি-বিদারণশন্দ প্রত হইল।
ক্রিপ্রস্থা ক্রেম্ব জন্ম বিদ্যাল এই উজ্জ্য ক্রেম্ব জন্ম ক্রেম্ব জন্ম ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব জন্ম ক্রেম্ব জন্ম ক্রেম্ব ক্রিম্বর ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রিম্ব ক্রেম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রিম্ব ক্রিম্ব ক্রিম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রেম্ব ক্রিম্ব ক্রম্ব ক্রিম্ব ক্রিম্ব ক্রিম্ব ক্রিম্ব ক্রম্ব ক্ ঐ ভীষণ শব্দ ও শরপাত এই উভয় কারণে তথায় পর্বসঞ্চিত যে জল ছিল, ভাহা শুক্ত হইয়া গেল। তখন স্মুরবিক্রম রাম মর্কান্তারকে এইর্পে বর দান করিলেন, এক্ষণে এই স্থান স্বাস্থ্যকর ও পশ্মণেরে হিতকর ইইবে, এই স্থানে ফলম্ল প্রচার পরিমাণে জন্মিবে এবং তৈল ক্ষীর স্থান্ধ দুব্য ও বিবিধ ঔষধি যথেষ্টই দৃষ্ট হইবে। ফলতঃ রামের বরপ্রভাবে মর্কান্ডার অতি উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া প্রসিম্ধ হইল।

অনন্তর সমৃদ্র সর্বশাস্থাবিং রামকে কহিলেন, সৌমা! এই শ্রীমান্ নল বিশ্বকর্মার পুত্র। ইনি পিতার বরে নির্মাণদক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার প্রতি ই'হার যথেন্টই প্রীতি। এক্ষণে ইনি উৎসাহের সহিত আমার উপর সেতৃ নির্মাণ কর্ন, আমি তাহা অক্লেশে ধারণ করিব। স্বরিশংপী বিশ্বকর্মার ন্যায় ই'হারও নিপুণতা আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া তথার সন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর নল গারোখানপর্বেক রামকে কহিলেন, বীর! সম্দু বথার্থাই কহিয়াছেন : পিতা বিশ্বকর্মা আমায় বরদান করিয়াছিলেন, আমি সেই বরপ্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিব। এক্ষণে বোধ হয়, কার্যাসিন্দিকদেপ দন্ডই উৎকৃষ্ট ; অকৃতজ্ঞের প্রতি ক্ষমা সাধ্তা বা দান গ্রেয়প্কর নহে। দেখ, এই ভীষণ সমূদ কেবল দ-ডভয়েই তলস্পশী হইল। প্রে বিশ্বকর্মা মন্দর পর্বতে জ্যমার জননীকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, দেবি! তোমার পুত্র

সর্বাংশে আমার অনুরূপ হইবে। আমি সেই বিশ্বকর্মার ঔরসপত্ত এবং গুণে তাঁহারই সমকক্ষ। আমি পৃষ্ট না হওরাতে এ তাবংকাল তোমাদের নিকট কোন কথার প্রসংগ করি নাই। অভঃপর আমি সম্দ্রে সেতু প্রস্তৃত করিব। বানরগণ আজই এই কার্যে আমার সাহাধ্য করুন।

তখন রাম বানবগণকে মহাবীর নলের সাহায়ে নিয়েগে করিলেন। পর্বতাকার বানরেরা হ্লু হইয়া অরণাপ্রবেশ করিল এবং প্রকাশ্ড প্রকাশ্ড বৃক্ষসকল উৎপাটনপূর্বক সম্দূতটে আকর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিল। ক্রমশঃ শাল, আশ্বকণ, ধব, বংশ, কূটজ, অর্জান, তাল, তিলক, তিনিশ, বিহুব, সম্ভপণ, কর্ণকার, চ্ভ, ও অন্যোক ব্লে সম্দূতীর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা ক্লসকল সম্ল ও নিমালে উৎপাটন ও ইন্দ্রধ্যজের ন্যায় উত্তোলনপূর্বক আনয়ন করিছে লাগিল। দাড়িমগালম, নারিকেল, বিভাতক, করীর, বকুল ও নিশ্ব বহু, পরিমাণে আনীত হইল। মহাবল বানরগণ হাস্তপ্রমাণ পাষাণ ও পর্বত্যসকল উৎপাটনপূর্বক যন্যযোগে বহন করিতে লাগিল। এই সমস্ত পাষাণ ও পর্বত্য বেগে বেমন প্রাক্ষণত হইতেছে সম্প্রের জল আমিন উচ্ছাসত্ হইয়া উঠিতেছে এবং উধ্ব হইতে আবার তৎক্ষণাং নিস্কুর্কিক নামিতেছে। ফলতঃ তৎকালে মহাসম্দ্র প্রক্ষিণত বক্ষ ও পর্বতে অত্যুক্ত করিলোড়িত হইতে লাগিল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে শত যোজন দাছি সেতু নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলোন। কেছ ঐ স্বৃদীঘ্ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিছাক্ত জন্য স্ব্র এবং কেছ বা মানদন্ড গ্রহণ করিল। অনেকে কেবল ব্লুক্তিশিল্য বিহুত্ত লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেহ মেঘবং শ্যামল, কেহ বা শৈলের নাম্যুত্তিক। উহারা সমবেত হইয়া তৃণ কাঠ ও মঞ্জরীপ্রপ্রশোভিত ব্লুক্তবারা স্কুত্তিখনে প্রবৃত্ত হইলে। তৎকালে সকলেরই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারপরনাই উৎসাহ। দানবাকার বানরগণ বিপলে শিলাখন্ড ও প্রকান্ড গিরিশ্তগ গ্রহণপূর্বক ধাবমান হইতেছে, চতুর্দিকে কেবল ইহাই দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমন্দ্রে নিরবিছ্ণিয়া শৈল ও শিলাপাতের তুম্ল শব্দ। সকলেই দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা প্রদর্শনে অতিমার ব্যপ্ত। ক্রমশঃ প্রথম দিনে চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীর দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন এবং পশুম দিনে ব্যোবিংশ যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। মহাবীর নল বানরগণের সাহাযো পিতা বিশ্বকর্মার ন্যায় নিপন্গতার সহিত সমন্দ্রের পরপার পর্যন্ত সেতু প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে এ স্ন্দীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছারাপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

তখন দেবতা, গন্ধর্য, সিন্ধ ও ঋষিগণ ঐ অদ্ভব্ত সেতু নিরীক্ষণ করিবার জন্য অদ্তরীকো আরোহণ করিলেন। নলানিমিত সেতু দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং শত যোজন দীর্ঘ। সকলে বিস্মর-বিস্ফারিত নেয়ে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। যানরেরা মহাহর্ষে গর্জনিপ্রেক লন্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ অপ্রে সেতু অচিন্তনীয় অস্কর লোমহর্ষণ ও অন্ভব্ত; উহা স্বিস্তীশ ও স্কৃত; তংকালে উহা মহাসাগরে সীমান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনশ্তর মহাবীর বিভাষণ বিপক্ষের প্রতিরোধ কিবারগার্থ গদাধারণপূর্বক সম্প্রের দক্ষিণ পারে গিয়া চারিজন অমাত্যের বিছিও অবস্থান করিলেন। তখন স্থাব রামকে কহিলেন, বীর! তুমি হন্মতির স্কুম্থে আরোহণ কর এবং লক্ষ্মণ অংগদের স্কুম্থে উভিত হউন। সমুদ্ধ অতি বিস্তীণ ; এই দুই গগনচর বানর তোমাদিগকে পরপারে লইয়া মহাব

পরে মহাবার রাম ও লক্ষ্য প্রতিবির সহিত চলিলেন। অনেকে মধ্যে মধ্যে এবং অনেকে পাশ্রে সাইবি চলিল। কেই সম্দ্রজলে পড়িতেছে, কেই সেতৃপথে যাইতেছে এবং কেই যা আকাশচর পক্ষার ন্যায় উড্ডান ইইতেছে। গতিপ্রসংগে তুম্ল কলরক তাখিত ইইল। তংকালে ঐ গগনন্দপশা শবেদ সম্দ্রের ভাষণ গর্জনও আছের ইইয়া গেল।

ক্রমশঃ সকলে সমান্ত্রতীরে উত্তীর্ণ হইল। কপিরাজ স্থাবি ঐ ফলম্লবহ্ল প্রদেশে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন। তথন স্ব, সিম্প ও চারণগণ রামের এই অশ্ভাত কার্য নিরীক্ষণপূর্বক তহার নিকটস্থ হইলেন এবং মহর্ষিগণের সহিত একর হইয়া পরির জলে তহার অভিয়েক সম্পাদনপূর্বক কহিলেন, রাজন্! তোমার জয় হউক, তুমি চিরকাল এই সসাগরা প্রথবীকে পালন কর। এই বলিয়া সকলে সেই রাজগণরাজ রামের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

চয়োবিংশ দগা ॥ অনশ্তর মহাবীর রাম চতুদিকে সমস্ত দ্লাক্ষণ প্রাদ্ভিত্ত দেখিয়া লক্ষ্যাকে আলিজ্যানপূর্বাক কহিলেন, বংস! আইস, এক্ষণে আমরা শীতল জল ও ফলপূর্ণা বনের নিকট এই সমস্ত সৈন্যবিভাগ ও ব্যহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। দেখ, চারিদিকে লোকক্ষয়কর ভয়ের ভীষণ কারণ উপস্থিত। বায়্ ধ্লিজাল লইয়া বহিভেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভ্মিকম্প; শৈলাশিখর কম্পিত ও ব্ক্সকল পতিত হইতেছে। মেঘ ধ্সরবর্ণা ও রুক্ষ, উহা বোর ও কঠার গজনিপ্রাক রক্তব্লিট করিতেছে। সম্ধ্যা রক্তচন্দনবং অরুণা ও ভীষণ। জন্লাত স্থাহিইতে অসন্যংপাত হইতেছে। ক্র ম্গণাক্ষিগণ ভয়সঞ্জারপ্রাক স্থাভিম্থে

দীনস্বরে চাংকার করিতেছে। রাত্রিতে চন্দ্রের আর তাদৃশ প্রকাশ নাই। উহার কিরণ উষ্ণ এবং পরিবেষ কৃষ্ণ ও রন্ত। চন্দ্র যেন লোকক্ষর করিবার জন্য উদিত হইয়াছেন। স্থা অতিমাত্র প্রথব। উহার পরিবেষ স্ক্ষা রুক্ষ ও রন্ত। উহার গাত্রে একটি নাল চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। নক্ষরমন্ডল ধ্লিপটলো আছেল। একণে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, কাক, শোন ও নিকৃষ্ট গ্রগণ চতুদিকে উড্ডান। শ্গালেরা ভরৎকর অশ্ভে চাংকার করিতেছে। লক্ষ্যণ! এক্ষণে বানর ও রাক্ষসের শেল শ্লে ও খন্মে প্রথিবী মাংস-শোণত-পথ্কে আছেল হইবে। চল, আজি আমরা বানরসৈন্যের সহিত মহাবেগে রাবণের লঙ্কাপ্রীতে প্রবেশ করি।

মহাবীর রাম এই বলিয়া শরাসন ধারণপূর্বক লংকার অভিম্থে সর্বাত্তে চলিলেন। বিভীষণ ও স্থানি প্রভাতি বারেরা সিংহনাদ সহকারে যাইতে সাগিলেন। বানরগণ শগ্রুসংহারে কৃতসংক্ষণ। তৎকালে রাম উহাদিগের থৈয়া ও কার্যে বারপ্রনাই পরিভূগ্ট হইলেন।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম ব্রহর্তনা করেলেন। তথন নক্ষর্থচিত শারদীর রজনী বেমন পূর্ণ চল্দ্রে শোভা পায় সেইর্ল্প ঐ বীরসমাগম রামের অধিষ্ঠানে অতিমার শোভা পাইতে লাগিল। ক্রেমতী সম্দূর্বং প্রসারিত বানর-সৈন্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভয়ে ক্রিক্সিট হইয়া উঠিল। তংকালে লগ্কায় তুম্ল কোলাহল এবং ভেরীরব ও মৃত্তীবান হইতেছিল। বানর্গণ তাহা শ্নিতে পাইয়া অত্যন্ত হ্ল হইল এবং অস্ক্রের্ডির সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ ভাষণ রব মেঘগর্জনবং ঘার ও গভ্রির রাজসেরাও দ্র হইতে উহা শ্নিতে লাগিল।

অনশ্তর রাম ধ্রজদৃপুর্যুক্তি পতাকাশোভিত লঞ্চাপ্রী নিরীক্ষণপ্রক সন্তণত মনে ভাবিলেন, হাঁ? এই স্থানে সেই ম্গলোচনা জানকী গ্রহাভিভ্তে রোহিণীর নায় অবর্শ্ধ হইরা আছেন। পরে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ্দির্বাক লক্ষ্যণকে কহিতে লাগিলেন, বংস! দেখ, এই লংকাপ্রী গগনস্পশী, দেবশিলপী বিশ্বকর্মা পর্বতাপরি যেন কল্পনার ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। এই প্রবীর সর্বত্র সম্ভতল গৃহ, ইহা শ্লেমেঘাবৃত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার ইত্সততঃ ফলপ্রপাণ্য রমণীয় কানন। এই সমস্ত কাননে মধ্মেন্ত বিহঙ্গাগণ কোলাহল করিতেছে। ব্কের পক্ষাব বায়্ভেরে আন্দোলিত, প্রেপ্প ভাগ বিলীন এবং ক্যেকিলেরা কুহারবে সমস্ত মুখরিত করিতেছে।

ত্মনতর রাম শাস্ত্রনিদিশ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্যবিভাগপ্রক কহিলেন, মহাবীর অংগদ ও নীল স্ব-স্ব সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে থাকিবেন। মহাবীর অষভ সৈন্যের দক্ষিণপাশ্র্র এবং গন্ধগজবং দ্ধেরি গন্ধমাদন উহার বামপাশ্র্র আগ্রয় করিবেন। আমি স্বিশেষ সাবধানে লক্ষ্যপের সহিত সকলের সম্মুখে থাকিব। জান্বনান, স্বেণ ও বেগদশী এই কয়েকটি বীর সৈন্যের অভান্তর রক্ষা কর্ন এবং কপিবর স্থাবি স্ব বেমন প্রিবীর পশ্চিমপাশ্র্ব রক্ষা করেন সেইর্প উহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা কর্ন। তংকালে রামের এইর্প স্বাবস্থায় বানরসৈন্য ব্যহিতিগে রক্ষিত ইইল এবং উহা মেঘাবৃত নভামন্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ লভকাপ্রী চ্র্প করিবার সংকল্পে গিরিশ্রণ ও প্রকাশ্ত প্রকাশ্ড বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক মহাবেগে যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাম স্থাবিকে কহিলেন, সথে! আমাদিগের সৈন্য প্রণালীক্রমে বিভক্ত হইয়াছে, অতঃপর তুমি এই শ্বককে ছাড়িয়া দেও।

তখন স্থাীব রামের আজ্ঞান্তমে শ্কের বন্ধন মোচন করিলেন। শ্ক ম্ভ হইবামাত্র যারপরনাই ভীত হইয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাবণ ভাহার প্রতি দ্ভিপাতপ্র্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, শ্ক! তোমার দ্ইটি পক্ষ কি বন্ধ? বোধ হয় ধেন ছিল হইয়াছে। তুমি কি চপলচিত্ত বানরের হুস্তে পড়িয়াছিলে?

তথন শ্ক ভয়ে অভাশত কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি
সমন্দ্রে উত্তরতীরে গিয়া স্থাবিকে মধ্র বাক্যে সান্দ্রনাপ্রক আপনার কথা
সমাক্ কহিয়াছিলাম। কিন্তু তৎকালে বানরগণ আমার দর্শন করিবামান্ত অভাশত
কোধাবিন্ট ইইল এবং আমার পক্ষ ছেদন ও আমাকে ম্বিন্টপ্রহারে হনন করিবার
সংকলেপ এক লন্দে আসিয়া ধরিল। রাজন্! বানরেরা অভাশত উপ্ল ও শ্বভাবতঃ
র্ন্ট, পরাজয় দ্রে থাক্, তাহাদিগের সহিত কথাপ্রসাণা করাই দ্নকর। যিনি
মহাবীর বিরাধ, কবন্ধ ও খরকে সংহার করেন এক্ষণে সেই রাম জানকীর
অন্বেষণক্রমে স্ত্রীবের সহিত উপশিশত ইইয়াছেন। তিনি সেতুনির্মাণপ্রক
সমন্দ্র পার হইয়াছেন এবং রাক্ষসগণকে তৃণবং বাধ্ ক্রের্মা বীরভাবে কালক্ষেপ
করিতেছেন। এক্ষণে বস্মতী মেঘবর্ণ বানর ও প্রতীকার ভক্জ্কেসিনো আছেম।
স্বাসন্বের নাায় বানর ও রাক্ষসের সন্ধি ক্রেন্ট আপনি সন্ধর হইয়া হয় যুন্ধ নয়
সাতাসমর্পণ বা হয় একটা কর্ন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রোয়ার প্রাচনে বেন সমস্ত দৃশ্ব করিয়া কহিতে দাগিলেন, দেখ, যদি স্বাস্ত্র প্রতিত্তি করিল আমার প্রতিপক্ষ হন, যদি লংকার রাক্ষসেরাও আমার যুক্ষ-স্থানী ভাত হন, তথাচ আমি রামকে সাতা সমর্পণ করিব না। এক্ষণে উন্মন্ত ভুমরেরা যেমন বসন্তকালে প্রতিপক্ত বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয় তদুপ কবে আমার শরজাল রামকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়ব। কবে আমি শোণিতলিশ্ত রামকে শরাসনচ্যুত প্রদাশত শরে উন্কাযোগে কুজরবং দশ্ব করিয়া ফোলব। স্থা যেমন উদিত হইবামার জ্যোতিমাণ্ডলের প্রভা আচ্ছার করেন, তদুপ কবে আমি রাক্ষসেসেনের সহিত উদাত হইয়া রামকে নিম্প্রভ করিয়া ফোলব। আমার বেগ মহাসম্প্রের নায় এবং বল বায়্র নায়, রাম ইহার কিছুই অবগত নয়, সে তন্জনাই আমার সহিত বৃদ্ধ করিতে আসিয়াছে। রাম আমার বিষান্ত স্পাকার ত্লীরন্থ শরনিকর আজিও নিরীক্ষণ করে নাই, সে তন্জনাই আমার সহিত যুক্ষ করিছে আমির সৈন্যর্প রক্ষাম্পতের বাদনদণ্ড, উন্কার তুম্ল শব্দ, হাহাকার গাঁতি এবং নারাচ ও তলশব্দই অন্রণন। আমার বিক্রমের কথা অধিক আর কি কহিব। স্বেরাজ ইন্দ্র, বর্ণ, যম ও ক্বেরও আমারে বিক্রমের কথা অধিক আর কি কহিব। স্বেরাজ ইন্দ্র, বর্ণ, যম ও ক্বেরও আমারে পরাজ্য করিতে পারে না।

পশ্চবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর লব্কাপতি রাবণ শ্বক ও সারণ নামে দ্ইজন অমাত্যকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, সম্দ্রে সেতৃবন্ধন এবং বানরসৈন্যের সম্দ্রলংঘন উভয়ই অসন্তব। সমৃদ্র অতি বিশ্তীর্ণ, ভাহাতে সেতৃবন্ধন কির্পে বিশ্বাস

করিব। যাহাই হউক, প্রতিপক্ষের সৈনাসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। একণে তোমরা উভয়ে প্রচ্ছয়ভাবে যাও এবং সৈনাসংখ্যা ও সৈন্যের বলবীর্য ব্যিয়া আইস। বানরগণের কে কে প্রধান? রাম ও স্ফ্রীবের কে কে মন্ত্রী? বীরগণের মধ্যো কে কে জগ্রসর এবং কে কেই বা বীর? তোমরা এই সমস্ত জানিয়া আইস। দকন্ধাবার কির্পে? রাম ও লক্ষ্যণের বলবীর্য ও অদ্যুশদ্য কি প্রকার এবং সেনাপতিই বা কে? তোমরা এই সমস্ত শীঘ্র জানিয়া আইস।

তখন শন্ক ও সারণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশকমে বানরর্প ধারণপ্র ক রামের সেন্যানিবেশে প্রবেশ করিল। বানরসৈন্য অসংখ্য ও ভাষণ, উহারা কিছ্তেই তাহার সংখ্যা করিতে পারিল না। তৎকালে ঐ সমস্ত সৈন্য গিরিশিখর গৃহা ও প্রস্তবণ আশ্রয় করিয়া আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে এবং অনেকে আসিবে। অনেকে বসিয়া আছে, অনেকে বাসতেছে এবং অনেকে বসিবে। চতুদিকৈ তুম্ব কোলাহল। শন্ক ও সারণ ছম্মভাবে থাকিয়া সমস্ত পর্যকেকণ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিভাষণ সহসা ঐ দুই প্রচ্ছন্নচারী চরকে দেখিতে পাইলেন এবং তংক্ষণাং উহাদিগকে ধারণপূর্বক রামের নিকটে গিরা কহিলেন, রাম! এই দুই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ। ক্রিয়া লংকা হইতে ছন্মবেশে আসিয়াছে। ইহারা গুণ্ডচর।

আসিয়াছে। ইহারা গ্রুতচর।
তথন শ্রুত প্রারণ রামকে দেখিয়া যার বিরাই ভীত হইল এবং প্রাণরক্ষায়
একানত হতাশ হইয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে ব্রার্থক কহিল, বীর! আমরা দুইজন
রাক্ষসরাজ রাবণের নিয়োগে সৈনাসংখনে বির্বার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

তখন লোকহিতাথী রাম উহ্যালার এইর প কথার হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা সমসত সৈন্য দেখি বাক, যদি আমাদিগের বথাবথ সমসত পরিচয় পাইয়া থাক, যদি প্রভাব বিশ্বের অর্বাপন্ট থাকে তবে তাহা প্নের্বার দেখ। কিব্রা যাও। আর যদি কিছু দেখিবার অর্বাপন্ট থাকে তবে তাহা প্নের্বার দেখ। কিব্রা যদি বল ত বিভাবণই তোমাদিগকে সমসত দর্শাইতে পারেন। তোমরা গৃহতি হইয়াছ বলিয়া প্রাণের কিছুমান আশেওনা করিও না। তোমরা একে ত নিরক্র, তাহাতে আবার গৃহতি হইয়াছ, বিশেষতঃ ডোমরা দ্তে, তোমাদিগকে বধ করা কর্তব্য নহে। বিভাবণ! এই দুইটি রাক্ষ্স যদিও গ্রু চর, যদিও ইহারা আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, তথাচ তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও। চর! তোমরা লংকায় গিয়া আমার কথায় সেই রাক্ষ্সরাজকে বলিও, তুমি যে শক্তি আগ্রয় করিয়া আমার জানকী অপহরণ করিয়াছ অতঃপর সেই শক্তি সসৈন্যে ও স্বান্থবে যেমন ইছা হয় আমাকে দেখাও। আমি কলা প্রাতেই প্রাক্রমা ও তোরণের সহিত সমসত লংকাপ্রী এবং রাক্ষ্সসৈন্য শরজালে ছিল্লভিল করিব। আমি কলা প্রাতেই ইক্ষু যেমন দানবগণের প্রতি বজ্ল পরিত্যাণ করেন সেইর, প্রতামার প্রতি ভীষণ ফ্রোম্ব পরিত্যাণ করিব।

তখন শ্ব ও সারণ জয় জয় রবে ধর্মবিংসল রামকে সম্বর্ধনা করিয়া লগ্কায় আগমনপ্রক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! বিভীষণ আমাদিগকে বধ করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ধর্মশীল রাম আমাদিগকে ছাড়াইয়া দেন। রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও স্থাবৈ এই চারিজন লোকপালসদৃশ মহাবীর যখন এক স্থানে মিলিয়াছেন তখন বানরগণ দ্রে থাক, তাঁহারাই সমস্ত লগ্কাপ্রী উৎপাটন-প্রক আবার স্কুখানে রাখিতে পারেন। রামের যে প্রকার র্প এবং যে প্রকার



অদ্যশস্য, অন্য তিনজনের কথা কি, তিনি একাকীই লংকা উৎসন্ন করিতে পারেন। যে সৈন্য রাম, লক্ষ্যণ ও স্থাতির ন্যার বীরগণের বাহ্বলে রক্ষিত, দেবাস্বও তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন। রাজন্ ব্যাধারী প্রতিপক্ষীর যোগারা হৃষ্ট ও সম্ভূষ্ট, একণে বিরোধ করা আপনার উচিত নহে, আপনি এখনই গিয়া রামের হস্তে জানকী অপ্গশ্বক সম্ধি কর্ন।

বড়বিংশ লগা ॥ তথন রাবণ সারণের মুখে সমস্ত ব্রান্ত প্রবণপ্রেক কহিলেন, দেখ, যদি দেবতা, গান্ধর্ব ও দানবেরা আমার আক্রম্থ করে, বদি চরাচর জগতের সমস্ত লোক হইতেও ভয় উপস্থিত হয়, তথাত ক্রিম সীতাকে প্রতিপ্রদান করিব না। তুমি অত্যন্ত ভীত এবং বানরগণের প্রহার নিতান্ত কাতর হইয়াছ, তজ্জন্য অদাই রামকে সীতা সমপণ করা প্রের্ভির বোধ করিতেছ। কিন্তু বল দেখি, কোনা শত্র আমাকে প্রাধ্বয় করিতেছ প্রির

কোন্ শাহ্ন আমাকে পরাশ্বর করিছে প্রের ?
রাবণ ক্লোধভরে কঠোর বাক্তে তুর্ত্রপ কহিয়া বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য শা্ক ও সারণের সহিত ক্রেরিথবল অত্যুক্ত প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সম্মুখে সমান্ত, পর্বত ও বিভিন্ন কানন, আদ্রে বানরসৈন্য, উহা ভ্বিভাগ আছ্বর করিয়া আছে। রাবণ ঐ অসংখ্য ও দ্বিষহ সৈন্য নিরীক্ষণপ্রেক সারণকে জিল্পাসিলেন, সারণ! ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কে কে প্রধান, কে কে বীর এবং কে কেই বা সকল বিষয়ে উৎসাহী ও অগ্রসর? য্থপতির মধ্যে কে কে সর্বপ্রধান? সা্গ্রীব কোন্ কোন্ বীরের মভানাবতী হইয়া চলেন এবং উহাদের প্রভাবই বা কির্প? এক্ষণে তুমি সবিস্তরে এই সমস্ত কীর্তন কর।

সারণ কহিল, রাজন্! যে বীর ঘন ঘন সিংহনাদপ্র্বাক লংকার অভিম্থে অবস্থান করিতেছেন, শতসহস্র য্থপতি যাহার চুর্দিক বেন্টন করিয়া আছে, যাহার বীরনাদে শৈলকানন ও প্রাচীরভারণের সহিত লংকাপ্রী কন্পিত হইতেছে, উনি স্থানির সেনাপতি, নাম নীল। যিনি বাহ্নির লান্বিত করিয়া পদয্গে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতেছেন, যিনি গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ এবং পদমপরাগের ন্যায় পিজাল, যিনি লক্কার সম্মুখীন হইয়া জোধভরে ঘন ঘন ছাল্ভা পরিত্যাগ্য করিতেছেন, যাহার লাংগ্রেলর আম্ফোটনশন্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উত্থার নাম অজ্ঞাদ। কপিরাজ স্থানি ঐ মহাবীরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি বালীর অনুর্প পরে এবং স্থানির প্রিমপার। বর্ণ যেমন ইন্দের জন্য যুন্দ করিয়াছিলেন সেইর্প ঐ মহাবীর রামের জন্য বলবীর প্রদর্শন করিবেন। দেখুন, উনি যুন্ধার্থ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। রামের হিতেষী বেগবান হন্মান যে জানকীর সংবাদ লইয়া যান তাহা কেবল উত্থারই ব্লিষবেল। উনি আপনাকে আক্রমণ করিবার জন্য বহ্নেদ্নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্য বানরের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। উ'হার পশ্চাতে সৈন্যপরিবৃত মহাবীর নল। ঐ নলই সমৃদ্রে সেতু নির্মাণ করিয়াছেন।

রাজন্! অদ্রে যে রক্ষতবর্ণ চপলস্বভাব মহাবীরকে দেখিতেছেন, উনি শেবত। উহার ইচ্ছা যে উনি একাকীই স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া লংকা ছারখার করেন। যে সমস্ত চন্দনবাসী বীর সর্বাধ্য স্তান্ভিত করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে, উহারা শেবতের অন্চর। উনি ব্রন্থিয়ান ও স্ক্রিখ্যাত। ঐ দেখনে, উনি ব্যহ বিভাগপ্র্বক সৈন্যগণকে প্রেমিক্ত করিয়া স্থাবির নিকট দ্রতপদে গ্যনাগ্যন করিতেছেন।

এই দিকে য্থপতি কুম্দ। গোমতীতীরে সংরোচন নামে বে বৃক্ষপূর্ণ পর্বত আছে উনি তথার রাজা শাসন করেন। যহৈরে স্দীর্ঘ লাগালে বিচিন্ন বর্ণের স্দীর্ঘ কেশ বিক্ষিণ্ড হইয়া আছে, বাঁহার সঞ্জে অসংখ্য বানর, উনি মহাবীর চণ্ড। উহার অভিপ্রায় বে উনি একাকীই লংকা উৎসন্ন করেন।

যিনি সিংহপ্রতাপ কপিলবর্ণ ও দীর্ঘকেশরবৃদ্ধ, বিনি নিভ্তে জ্বলন্ত চক্ষে লগকা নিরীক্ষণ করিতেছেন, বিনি বিন্ধা, কৃষ্ণ, সহ্য ও স্বদর্শন পর্বতে সতত বাস করিয়া থাকেন, ঐ সেই ব্থপতি সংরশ্ভ। ঐ দেখন, তিংশং কোটি প্রচণ্ডবিত্রম ভীষণ বানর বলপ্রক লাকা বিম্নিতি, করিবার জন্য উহার অন্সরণ করিতেছে। আর ঐ বিনি কর্ণব্যল বিশ্বারপ্রক ঘন ঘন জ্লভা ত্যাগ করিতেছেন, মৃত্যুতে ঘাঁহার ভর নাই, বিনি স্বনৈন্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, বিনি রোষে কম্পিত হইরা প্রেঃ প্রক্রিকালিট করিতেছেন, উনি মহাবীর শরভ। দেখন উহার কির্প লাক্ট্রেকালান। উনি তেজস্বী ও নিভ্রের, উনি স্বরম্য সালের পর্বতে রাজ্য করিয়া থাকেন। বিহার নামক চম্বারিংশং লক্ষ ব্রপতি এই মহাবীরের ক্রিকাশেন।

ঐ বে উন্নতকায় বীর কে বৈমন গগনতল আব্ত করে সেইর্প দিঙ্মণ্ডল আব্ত করিয়া স্রসমাজে ইলের ন্যায় বানরগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার বীরনাদ ভেরীরবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে, উহার নাম পনস। পারিয়ার পর্বত উহার বাসম্থান। পণ্ডাশং লক্ষ খ্থপতি ম্ব-ম্ব ব্থ লইয়া উহাকে বেন্টন করিয়া আছে। বিনি ঐ সাগরতীরম্থ কলরবপ্ণে ভাষণ বানরসৈনা শোভিত করিয়া শিবতীয় সম্দের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, উনি দর্শরপর্বতবং দীর্ঘাকার যুথপতি বিনত। ঐ বীর সরিম্বরা বেনার জলপানপ্র ক বিচর্গ করিয়া থাকেন। উহার সৈন্যসংখ্যা যভি লক্ষ।

ঐদিকে মহাবীর ক্রমন। উনি আপনাকে বৃদ্ধার্থ আহ্যান করিতেছেন। উ'হার য্থপতিগণ মহাবল ও মহাবীর! উহাদের আবার প্রত্যেকেরই য্থ আছে। ঐ যে গৈরিকবর্ণ বানরকে দেখিতেছেন, যিনি বলগর্বে অন্যানা বীরকে লক্ষ্যই করিতেছেন না, উ'হার নাম গবর। উনি ক্রোধন্তরে আপনার অভিম্থে আগমন করিতেছেন। সম্ততি লক্ষ যুখপতি উ'হার আক্রাধীন। উ'হার ইছা যে, উনিই স্বীয় সৈন্য লইরা লক্ষা উৎসল্ল করেন। রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত যুখপতির সংখ্যা নাই। ই'হারা মহাবল ও মহাবীর্ষ।

সণ্তবিংশ সর্গ ॥ রাজন্ ! যে-সমস্ত যুখপতি রামের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রাণপণে বিক্রম প্রদর্শনে প্রস্তুত, আমি তাঁহাদের বিষয় উদ্দেশ করিব। ঐ যে

মহাবীরের দীর্ঘ লাংগুলে নানাবর্ণের সূবিস্তীর্ণ চিক্কন লোম উৎক্ষিপত হইয়া স্থার্থির ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যাহা এক এক বার ভ্তলে ল্বিণ্ডত **হইরা ষাইতেছে, উ'হার নাম বীরবর হর। লক্ষ যুখপতি বৃক্ষ উ**দ্যত করিয়া লংকায় আরোহণার্থ উ'হার অনুসরণে প্রবৃত্ত আছে। ঐ যে-সকল বীরকে নীল নীরদের ন্যায় দেখিতেছে<del>ন উহারা ভীষণ ভল্লবে। উহারা সম্</del>দ্রের রেণ্বকণার ন্যায় অসংখ্য ও অনিদেশ্য। উহাদের বলবীর্ষ বলিবার নহে। উহারা জনপদ, পর্বত ও নদী আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে। জাম্ববান উহাদের অধিনায়ক। ঐ মহাবীর ভীমচক্ষ্ব ও ভীমদর্শন, পর্জন্য যেমন মেঘে সেইর্প উনি ভক্তাক-সৈন্যে বেণ্টিত হইয়া আছেন। জাম্ববান ক্ষক্ষবান পর্বন্ডে অধিষ্ঠানপূর্বক নর্মদার জ্ঞল পান করিয়া থাকেন। উ'হার জ্যোষ্ঠ দ্রাতার নাম ধ্যার। উনি রূপে তাঁহার অন্রূপ এবং বলবীর্যে তাঁহা অপেকাও শ্রেষ্ঠ। উনি শাস্ত্র্যভাব গ্রেসেবাপর ও বীর। **ঐ ধী**মান দেবাসারয**়েখে ইন্দ্রকে বিলক্ষণ সাহা**য্য করেন এবং দেবপ্রসাদে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন। ই'হার সৈন্য বহুসংখ্য। তাহারা গিরিশ্রেগ আরোহণপূর্বক মেঘাকার প্রকান্ড শিলাখন্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত সৈনা মৃত্যুভয়শ্না। উহারা নিষ্ঠ্রতার রাক্ষ্স ও পিশাচ, উহাদের সর্বাঞ্চা লোমে আব্ত। যে বার কথন লম্মপ্রদান করিতেছেন, কথা বা উপবিণ্ট, বানরেরা যাঁহাকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে, উ'হার নাম্চ ক্লিড। উনি সর্বদা স্বরাজ বাহাকে খন খন লের।কণ কারতেছে, তহার নায় সম্ভা ভান সবদা স্বারাজ ইন্দের সমিহিত থাকেন। উহার সৈন্য বহুস্থা এই মহাবীরের নাম সমাদন। উনি বানরগণের পিতামহ। উনি গমনকারে বিজ্ঞানিখত পর্বতকে দেহপাশের দপশ করেন এবং দশ্ভায়মান হইলে বিজ্ঞানপ্রমাণ দীর্ঘ হন। চতুম্পদের মধ্যে ই'হার তুলা রূপ আর কাহারই নাই পারে একবার স্বারাজের সহিত ই'হার ঘোরতর যুন্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু এ যুন্ধে ইনি পরাজিত হন নাই।

এ দেখন মহাবীর ক্ষুক্ত উনি দেবাস্বেষ্ণে দেবগণের সাহায্যার্থ অগ্নির উরসে কোন এক গণ্ধব ক্রার গভে ক্রমগ্রহণ করেন। উহার বিক্রম ইন্দের

ঐ দেখন মহাবীর ভূপে তিনি দেবাস্বেষ্ণে দেবগণের সাহায্যার্থ অগিনর বরসে কোন এক গণ্ধব করের গভে জন্মগ্রহণ করেন। উহার বিক্রম ইন্দের অন্বর্গ, যথায় ফ্লামপতি কুবের জন্ম ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, যে পর্বত কিলরদেবিত পর্বতগণের রাজা, উনি সেই কৈলাসে বাস করিয়া থাকেন। উনি আপনার প্রাতা কুবেরের পরিচারক। উনি কার্যে স্বায় বলবার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। উনি কোটি সহল্ল বানরের অধিনায়ক। উহার অভিপ্রায় এই যে উনি একাকীই লংকা উৎসল্ল করেন। ঐ দিকে মহাবীর প্রমাথী। উনি হল্তী ও বানরের প্রেবৈর স্মরণ এবং গজ্যুথপতিগণকে ভ্রপ্রদেশনিপ্র্যক গণগার উপক্লে প্র্যান করেন। উনি গিরিগহ্বরশায়ী ও বানরগণের নেতা। উনি বৃক্ষসকল চ্র্যা করিয়া, বন্য মাতলগগণকে অবরোধ করিয়া থাকেন। ঐ মহাবীর গণগার উপক্লেশ্থ উশারবীজ নামক মন্দর পর্বতের এক শাখা আশ্রয়পূর্বক স্ক্রলোকে ইন্দের ন্যায় অবস্থিতি করেন। সহস্র লক্ষ বানর উহার অনুগামী। উনি বিপক্ষের অজেয়।

ঐ যে মহাবীর বাতাহত জলদের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছেন, যাঁহার সৈন্য রোধাবিন্ট, যাঁহার নিকট রক্তবর্ণ ধ্লিজাল উড্ডীন ও বায়্বেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, উনিই প্রমাধান এইদিকে মহাবীর গবাক্ষ। ইনি গোলাপা,লের রাজা। ইনিই সেতৃবন্ধনে বিস্তর সহায়তা করেন। ঐ সমস্ত শ্রুম্থ ভীষণ মহাবল গোলাংগ্লগণ লংকা নিম্ল করিবার আশরে উহাকে বেন্টনপ্র ক সিংহনাদ করিতেছে। ঐ মহাবীর কেশ্রী। যথায় বৃক্ষপ্রেণী সর্বদা ফলপ্রেপ শোভিত আছে, শ্রুমরেরা নিরুত্র শ্রুমণ করিতেছে, সূর্য বাহাকে সতত প্রদক্ষিণ করিয়া

থাকেন, যাহার অর্ণ বর্ণে মৃগপক্ষিগণ রঞ্জিত হইরা শোভা পাইতেছে, মহি ধিরা যাহার উচ্চ শিখর পরিত্যাগ করেন না, যথায় উৎকৃষ্ট মধ্য বিলক্ষণ স্লেভ, সেই স্বেম্য স্মের্ পর্বতে এই বানরবীর বাস করিয়া থাকেন।

ঐ মহাবল শতবলী। যদি সহস্র স্বর্গ শৈলের মধ্যে সার্বার্গমের নামে যে পর্বত আছে উনি তথার বাস করিয়া থাকেন। উহার সহিত বহুসংখা শ্বেত ও পিগালবর্গ বানর উপস্থিত হইয়ছে। তাহাদের মুখ রক্তবর্গ, নখ ও দন্ত অত্যন্ত তীক্ষ্য। সিংহের ন্যায় তাহাদের দশত চারিটি এবং ব্যায়ের ন্যায় তাহারা অতিমার দ্র্র্খর্শ। ঐ সমস্ত বানর হৃতাশনের ন্যায় তেজস্বী এবং ভ্রুপ্তেগর ন্যায় ভীষণ। উহাদের লাগলে অতিমার দীর্ঘ এবং দেহ পর্বতপ্রমাণ। উহারা মত্ত হস্তীর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। উহাদের কণ্ঠস্বর মেঘবং গম্ভীর, নের বর্তুলালার ও পিগাল। উহারা দ্ণিটপাতে যেন লাক্ষা ছারখার করিতেছে। শতবলী ঐ সমস্ত বানরের অধিনারক। ঐ বীর জরলাভার্থ নিয়ত স্ব্রোপস্থান করিয়া থাকেন। উনি মহাবল ও মহাবীর্য। উনি স্বীয় পোর্বে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। মাজন্। একমার ঐ বীরই স্বসৈনো লাক্ষা উংসল্ল করিতে পারেন। উনি রামের প্রিয়সাধনে প্রাণ পণ করিয়াছেন। এই সমস্ত বীর ভিল্ল গলা, গবয়, নল ও নীল প্রভৃতি বানর আছে। ভাহারা প্রভাবেই বিশ্ব কোটি সৈন্যে পরিবৃত্ত। এতস্বাতীতও বিম্পাপর্বত্বাসী অনেকানেক বীর স্বর্শতাকার ও মহাপ্রভাব। তাহারা ক্ষমারে প্রির্বির পর্বত্বাকার পর মহাপ্রভাব। তাহারা ক্ষমারে প্রার্বির সার প্রত্বার করি ন্যায় এবং হিমাচলের শালবুক্লের ন্যায় দীর্ঘার্মীয় দেখিতেছেন, উহারা কপিরাজ স্ক্রীবের সচিব। দ্বির্যালের নির্যার নায়র দিক্ষর নায়র দিক্ষিক্ষা। এ সম্বর্জবের, উহারা কপিরাজ স্ক্রীবের সচিব। দ্বির্যালের নির্যার করিবাক্ষার ক্রিয়ার ক্রির্যার বির্যার বির্যার ক্রিয়ার বির্যার স্বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার স্বিত্তার বির্যার বির্যার স্বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার স্বির্যার বির্যার স্বিত্তার সার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার স্বার্যার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার স্বার্যার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার বির্যার স্বার্যার বির্যার বি

উ'হাদের নিবাসম্থান কিম্কিন্ধা। ঐ সমস্ত বনের দঃসহবীর্ষ দৈতাদানবতুল্য ও কামর্পী। উ'হারা যুদ্ধে দেববিভ্রমে অবতীর্ণ হন। উ'হাদের সংখ্যা সহস্ত কোটি, সহস্র শংকু ও শত বৃন্দ। উহারা দেবতা ও• গন্ধবেরি ঔরসে উংপন্ন হইয়াছেন। আর ঐ যে দেবরুপী দুইটি বানরকে উপবিষ্ট দেখিতেছেন, উ'হাদের নাম মৈন্দ ও ন্বিবিদ। বলবীর্যে উ'হাদিগের তুলাকক আর কেহই নাই। উ'হারা ব্রহ্মার আদেশে অমৃত ভোজন করিয়াছিলেন। উ'হাদের ইচ্ছা যে কেবল উ'হারাই লত্কা ছারখার করেন। ঐ অদূরে যে মহাবীর মন্ত মাতকোর ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, উনি প্রনক্ষার হন্মান। উনি জোধাবিষ্ট হইয়া বলপূর্বক সম্পুকেও বিচলিত করিতে পারেন। উনি জানকীর <mark>উদ্দেশ পাইবার জন্য লৎকামধ্যে আপনার</mark> নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বীরই আবার আসিয়াছেন। উনি কেসরীর জ্যোষ্ঠ গাত্র, সমাদুলক্ষন উ'হারই কার্য। উনি মহাবল কামরাপী ও স্রূপ। উহার গতি বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত। উনি যখন বাশক ছিলেন তথন একদা উদীয়মান সূর্যকে দেখিয়া ভক্ষণার্থ উদ্যুত হন। আমি তিন সহস্র যোজন লংঘনপূর্বক স্থাকে আহরণ করিব, প্রথিবীর ফলে আমার ক্ষ্মাশান্তি হইতেছে ना, উनि এইরূপ সভকলপ করিয়া বলগবে লম্ফপ্রদান করিলেন। সূর্য দেবর্ষি ও রাফসেরও অধ্যা, এই বার ভাঁহাকে না পাইয়াই উদয় পর্বতে পতিত হন। ই'হার হন্দেশ স্দৃঢ় কিন্তু ঐর্প উচ্চম্থান হইতে পতিত হইবামার শিলাতলৈ

তাহার একটি ভাশ হইয়া যায়, তদবাধ ই'হার নাম হন্মান হইয়াছে। আমি ই'হাকে জানি এবং ই'হার প্রবিভাশত সমস্তই জ্ঞাত আছি। ই'হার বলবার্য রূপ ও প্রভাব কীর্তান করা যায় না। যিনি জ্বলন্ত অগন লব্দায় নিক্ষেপ করেন, রাজন্! আজ কেন তাঁহাকে বিক্ষাত হইতেছেন। এই বীর একাকীই স্বতেষে লব্দা উৎসন্ন করিতে পারেন।

ঐ হন্মানের পরেই যে শ্যামকান্তি পদ্মপলাশলোচন বীর উপবিষ্ট, উনি রাম। উনি ইক্ষ্বাকুদিগের মধ্যে অতিরথ। উ'হার পোরুষের কথা সর্বান্ত প্রথিত। উহাতে ধর্ম স্থলিত হয় না এবং উনিও ধর্মকে অতিক্রম করেন না। উনি বেদ্বিদ্যুপের অন্ত্র্যাণ্ড। ব্রাফা অস্ত্র উ'হার অধিকৃত আছে। ঐ মহাবীরের শর স্বর্গ মর্ত্রা পর্যান্ত ভেদ করিতে পারে। কুতান্তের ন্যায় **উ'হার ক্রো**ধ এবং ইন্দ্রের ন্যায় উ'হার বলবিক্তম। আপনি জনন্ধান হইতে বাঁহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়া আনেন এক্ষণে তিনিই যুখ্যার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। আর উ'হার দক্ষিণপাশ্বে যে তপ্তকাণ্ডনবর্গ বীরপার্য উপবিষ্ট আছেন, যাঁহার বক্ষঃদথল বিশাল, লোচন আরম্ভ এবং কেশ সানীল ও কুঞ্চিত, উনিই লক্ষ্যুণ। উনি জ্যোষ্ঠির প্রিয় ও হিতকর কার্যে নিয়তই নিয়ন্ত আছেন। উনি নীতিনিপ্রণ ও যুম্ধকুশল। াহতকর কাথে । নয়তহ ।নয়ত্ত আছেন। ভান নাতানপ্রণ ও ব্রুপকুশল।
ভীন বীরগণের অগ্রণী, অসহিষ্ণু, দ্বর্জার ও জয়শালি উনি রামের দক্ষিণহস্তস্বর্প এবং বহিশ্চর প্রাণ। উনি রামের জনা প্রতিপ করিয়াছেন। একমাত্র এই
বীরই রাক্ষসকুল নিম্লে করিতে পারেন। ফিল্লি রামের বামপানের্ব অবস্থিতি
করিতেছেন, কয়েকটি রাক্ষস ঘাঁহার সহক্র ভীন রাজা বিভাষণ। রাজাধিরাজ
রাম উহিকে জাল্ডারাজ্যে অভিবেক ক্রিন্রাছেন। ভীন জোধনিবন্ধন আপনার
সহিত যুন্ধার্থ প্রস্তৃত ইইয়াছেন। করি যে মহাবীরকে মধ্যম্পলে অচল পর্বতের
নাায় দেখিতেছেন উনি বানরগুরের আধপতি স্থাবি। উনি তেজ যশ ব্রুপ্রকল
ও আভিজ্ঞাতে গিরিবর হিম্মিক্রের ন্যায় সমস্ত বানর অপেক্ষা উচ্চ। গহন দ্র্গম
কিছিল্লা উত্তান বাসক্রার এই গিরিসক্রের উনি প্রস্তুর স্থিতি কিছ্কিন্ধা উ'হার বাসম্থান প্র গিরিসংকটে উনি প্রধান ব্রপতিগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। উ'হার গলে শতপদ্মশোভিত স্বর্ণহার লাস্বিত। ঐ হার দেবমন,ষ্যের স্প হণীয় এবং উহাতে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত আছে। রাম বাসীবধ করিয়া সম্প্রীবকে ঐ হার, তারা ও কপিরাজ্ঞা অপণি করিয়াছেন। রাজন্! শত লক্ষ এক কোটি, লক্ষ কোটি এক শুৰুকু, লক্ষ শুৰুকু এক মহাশুৰুকু, লক্ষ মহাশুৰু এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দ এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দ এক পদ্ম, লক্ষ পদ্ম এক মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপদ্ম এক থবা, লক্ষ থবা এক সমন্ত্র, লক্ষ সমন্ত্র এক মহোঘ। মহাবীর স্থাীব সহস্র কোটি, শত শব্দু, সহস্র মহাশব্দু, শত বৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শত ধর্ব, শত সমুদ্র, ও শত মহৌঘ বানর, বীর বিভীষণ ও সচিবগণে পরিবৃত হইয়া যুখ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। রাজন্! এই বানরসৈন্য জন্ত্রুত গ্রহত্ত্রা, আপনি ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া যুস্থার্থ যত্নবান হউন এবং যাহাতে জন্মলাভ হয় তাদ্বিষয়ে সাবধান হউন।

একোনতিংশ সর্গ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রেকর নির্দেশক্রমে ব্রুপতি বানরগণ, মহাবল লক্ষ্যণ, রামের সালিহিত বিভীষণ, ভীমবল স্থাবি, বালীতনয় অগগদ, মহাবীর হন্মান, দ্রুলা জাম্ববান, স্থেণ, কুম্দ, নীল, নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈদদ ও ম্বিবিদ প্রভাতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া কিণ্ডিং উম্বিশ্য হইলোন

তীহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি শত্ত্ব ও সার্থকে তিরুকার করিতে লাগিলেন। শ্বক ও সারণ সভয়ে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক অধামুখে দন্ডায়মান রহিল। তখন রাবণ ক্রোধগদ্গদ স্বরে ভাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, প্রভার ভয়-বিপদে কোনরূপ অপ্রিয় বলা অন্তর্শবী ভাত্যের অত্যন্ত অন্চিত। যাহারা যুন্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত আছে সেই সমস্ত শনুর অপ্রসঞ্গত উৎকর্ষের কথা বলা ভূত্যের কর্তব্য হইতেছে না। তোমরা যখন রাজনীতির সার গ্রহণ কর নাই তথন আচার্যা, গরে, ও বৃষ্ধগণকে বৃধা সেবা করিয়াছ। হয়ত এক সময় নীতিশান্তের সার গ্রহণ করিয়াছিলে একণে বিস্মৃত হইয়াছ। তোমরা কেবল অজ্ঞানেরই বোঝা বহিতেছ। আমি যে এইরূপ মূর্খ মন্তিগণে বেণ্টিড হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতেছি তাহা কেবল আমার ভাগ্যবল আমি প্রয়ং শাসনকর্তা, আমার মুখেই অনোর শ্বভাশ্বভ, তোরা যে আমায় এইরূপ নিদার্ণ কথা কহিতেছিস, তোদের কি মৃত্যুভয় নাই? বনের বৃক্ষ দাবানলম্পণো দংধ না হইয়াও থাকিতে পারে কিন্তু রাজার ক্রোধে অপরাধীর কিছুতেই নিস্তার নাই। তোরা শত্রে স্কৃতিবাদক ও পাপিষ্ঠ, এঞ্চণে পূর্বেপিকার স্মরণে যদি আমার ক্রোধ মন্দবিভাত না হয় তবে এখনই তোদের শিরশ্ছেদন করিব। রে দার্বান্ত! তোরা মর্, আমার নিকট হইতে দ্র্ হইরা বা। তের্ক্তিম্তর উপকার করিয়াছিস, তুজনাই তোদের ক্ষমা করিলাম। তোরা কুল্ডি নিঃলেহ, তোদের আর মরিবার অবশিষ্ট কি আছে।

তথন শ্ব ও সারণ অতিমার লাজ্জ্ব ইয়া রাবণকে জর শব্দে অভিনন্দন-প্র ক নিম্প্রান্ত হইল। অনন্তর রাবণ সালিহিত মহোদক্ত কহিলেন, তুমি শীঘ্র কয়েক জন বিশ্বদত চরকে আনয়ন কর। মহোদর বাক্ষিয়াজ রাবণের আদেশমার চরসকলকে আহ্বান করিল। চরেরা ব্যান্তসমূহক্তি উপাদ্ধিত হইয়া রাবণকে জয়াশীবাদ প্রয়োগ-প্রেক কৃতাঞ্জলিপ্রটে দক্ষিমান হইল। উহারা বিশ্বস্ত বীর স্ধীর ও নির্ভার। রাবণ উহাদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া রামের সমস্ত কার্য পরীক্ষা কর। যাহারা রামের অণ্ডরুপা মন্ত্রী, বাহারা প্রীতিনিবন্ধন তাহার সহিত সমবেত হইয়া আছে তাহাদেরও পরিচয় লইরা আইস। রাম কি প্রকারে নিদ্রা যায়, কির্পে জাগরিত থাকে, আজুই বা কোনু কারু করিবে, তোমরা নিপুণতার সহিত এই সমস্ত জ্ঞাত হও। বিনি গ্লেতচরের সাহাষ্ট্রে শত্র গড়ে ব্তান্ত অবগত চ্ন সেই স্পশ্ডিত রাজা অনায়াসেই তাহাকে প্রত্যাখান করিতে পারেন।

তখন ঐ সমস্ত চর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইল এবং শাদ্লিকে অপ্রবর্তী করিয়া হৃষ্টমনে রাবণকে প্রদক্ষিণপূর্বক তথা হইতে নিজ্ঞানত হইল। পরে প্রচ্ছমভাবে গিয়া দেখিল, রাম ও লক্ষ্যাণ স্থাবি ও বিভীষণকে লইয়া স্বেল পর্বতের পার্শ্বে অর্থান্থতি করিতেছেন। বানরসৈন্য অসংখ্য, চরেরা ঐ সমস্ত সৈন্য দেখিবামার ভয়ে অতিমার বিহ্নল হইল। ইত্যবসরে ধর্মপরায়ণ বিভীষণ উহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং গিয়া অবলীলাক্তম ধরিলেন। শার্দ ল অত্যত দ্রাস্থা ও পাপস্বভাব, বিভীষণ কেবল তাহাকেই রামের হস্তে অর্পণ করিলেন। বানরেরা উহাকে প্রহার করিতে ল্যাগল। ধর্মশীল রাম একান্ড কুপাপরতন্ত্র, তিনি উহাকে মৃদ্ধ করিলেন। অপর দুইজনও উন্মৃদ্ধ হইল। চরেরা প্রহারপর্মিড়ত ও হতজ্ঞান, ঘন ঘন হাঁপাইতে হাঁপাইতে লঙ্কায় প্রনঃপ্রবেশ করিল এবং রাবণের নিকটে গিয়া আনুপুরিকি সমস্ত কহিতে **লাগিল**।

তিংশ সর্গা ম অনন্তর রাবণ রাম উপস্থিত শানিরা কিণ্ডিং উদ্বিশন হইলেন। কহিলেন, শার্দালা তোমার মুখ্লী বিবর্ণ ও দীন হইয়াছে, বল, তুমি কি শহরে কোধে পড়িয়াছিলে?

তখন ভর্যবিহ্নল শার্দ্ মৃদ্ বচনে কহিতে লাগিল, রাজন্! বানরগণ মহাবলপরাক্রান্ত, স্বাং রাম তাহাদিগের রক্ষক, স্তরাং চরের সাহায়ে তাহাদের ব্রুন্ত জ্ঞাত হওয়া অত্যত কঠিন। বলিতে কি, উহাদের সহিত কথাপ্রসংগ করিবারই যো নাই, সেম্পলে প্রশ্ন কির্পে সম্ভাবিতে পারে? ঐ সমস্ত পর্বতাকার বানর চত্র্দিকে পথরক্ষা করিতেছে। আমি সৈন্যমধ্যে গিয়া গড়ে ব্রুন্ত জানিবার উপক্রম করিয়াছি ইত্যবসরে রাজসগণ আমায় চিনিতে পারিল এবং আমাকে বলপ্রক ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কছে আমাকে পদাঘাত কেছ বা ম্নিউপ্রারে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা প্রায় প্রমার সদপে সৈন্যমধ্যে লইয়া চলিল এবং আমাকে ইত্যততঃ প্রচারপ্রক রামের সমক্ষে উপস্থিত হইল। আমার সর্বাণ্ডের রা্ধিরধারা. আমি ভ্রারহ্বল ও ব্যাকুল, তুংকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি ভ্রারহ্বল ও ব্যাকুল, তুংকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি ভ্রারহ্বল ও ব্যাকুল, তুংকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি ভ্রারহ্বল ও ব্যাকুল, তুংকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি ভ্রারহ্বল ও ব্যাকুল, তুংকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি ভ্রারহ্বল ও ব্যাকুল, তুংকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি কর্মারার রক্ষা করিলেন। এই মহাবারিই শিলাশৈলে সমন্ত প্রশ্ করিছে ভ্রারহ্বল ভাররেরাধ করিয়া আছেন। তিনি গর্ভুব্রহ আশ্রমণ্য হে আশ্রমণ্য বিশ্বল আপনি হয় সাঁতা প্রদান কর্মন, নয় বৃদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ কিবাক্ত শ্রবণে মনে মনে নানার প আন্দোলনপ্র কি শার্দ কৈ কহিলেন, দেখ, ত্রিম স্বচক্ষে বানরসৈন্য নিরাক্ষণ করিয়াছ, এক্ষণে বল, তন্মধ্যে কে কে বীর এবং তাহারা কাহারই বা পত্র পোত্র ? আমি তাহাদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাবল ব্ঝিয়া কার্য নির্ণায় করিব। ষাহারা যুদ্ধার্থী এই সমস্ত পর্যালোচনা করা তাহাদের অবশ্যকর্তব্য।

তখন শার্দ কিহল, রাজন্! স্ত্রীব অক্ষরজার প্রে, জাশবান গদ্গদের প্রে, গদ্গদের অপর প্রের নাম ধ্র। কেসরী ব্রুপাতর প্রে, হন্মান এই কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বার্র উরসপ্রে। এই একমার বীরই এই লক্ষাপ্রীতে রাক্ষসগণের সহিত ধ্রুপ করিয়া ধান। স্বেণ ধর্মের প্রে, দিধম্ধ সোমের প্রে, স্ম্রুপ, দ্র্ম্বি ও বেগদশ্বী রক্ষার প্রে, ই'হারা বানরর্পী শ্বয়ং কৃতাশ্ব। সেনাপতি নীল অণিনর প্রে, মহাবল ধ্রা অঞ্চাদ ইল্রের পোর, মৈন্দ ও শ্বিবদ অন্বিপ্র, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরম্ভ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন ধ্রের প্রে। অপর দশ কোটি ফ্রুথার্থী বানর দেবগণের প্রে, অর্বাশন্ত বানরের পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। যিনি খর দ্রেগ ও রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছেন সেই রাম দশরথেব প্রে। প্রিবীতে ই'হার ভূল্য বীর আর নাই। ইনিই কৃতান্তভূল্য বিরাধ ও করন্ধকে বিনাশ করিয়াছেন। ই'হার গ্রে আলমান, লক্ষ্মণ হিনিই বাহ্বলে জনন্ধানের সমন্ত রাক্ষসকে সংহার করেন। দেখিলাম, লক্ষ্মণ হিনিই বাহ্বলে জনন্ধানের সমন্ত রাক্ষসকে সংহার করেন। দেখিলাম, লক্ষ্মণ হিনিই এই ক্রেণ্ডির ন্যায় অবন্ধান করিতেছেন; ই'হার শরে ইল্রেরও নিন্তার নাই। শেবত ও জ্যোতিম্বি স্বেরের প্রে, হেমক্ট বর্ণের প্রে, নল বিন্বক্রার নাই। শেবত ও জ্যোতিম্বি স্বেরের প্রে, হেমক্ট বর্ণের প্রে, নল বিন্বক্রার নাই। কেবত ও জ্যোতিম্বি স্বেরের প্রে, হেমক্ট বর্ণের প্রে, নল বিন্বক্রার ক্রাম আক্রমণপূর্বক রামের হিতান্ত্রানে তংপর আছেন। রাজন্বি আমাম আক্রমণপূর্বক রামের হিতান্ত্রানের হিহারা স্বেল প্রত্বা অবন্ধান করিতেছে। এক্ষণে বাহা ক্রেণিবন্ধর আপনিই প্রভ্রা স্বেলের প্রের অবন্ধান করিতেছে। এক্ষণে বাহা ক্রেণিবন্ধর আপনিই প্রভ্রার স্বেলের প্রত্বান করিতেছে। এক্ষণে বাহা ক্রেণিবন্ধর আপনিই প্রভ্রা

একরিংশ সর্গ ॥ অনন্তর বৃত্তি অতান্ত উদ্বিশন হইয়া উপমন্থিলেনে কহিলেন, একণে মন্ত্রিগণ শীল্ল অত্যুমন কর্ন, অতঃপর আমাদিগের মন্ত্রকাল উপনিওত। তখন মন্ত্রিগণ রাক্ষসরাজের এইর্প আদেশ পাইবামার সমর তথায় উপনীত হইলেন। মন্ত্রণা আরন্ভ হইল। রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণ এবং তাঁহাদিগকে বিসর্জনপূর্বক গৃহপ্রবেশ করিলেন। পরে বিদ্যুদ্জিহ্ন নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি মায়াবলে রামের মন্তক এবং প্রকাণ্ড ধন্বিণ প্রস্তুত করিয়া আন। এক্ষণে আমি জানকীরে রাক্ষসী মায়ায় মোহিত করিব।

তখন বিদ্যুল্জিহ্ব রাবণের আদেশ পাইবামার মায়াম্ণ্ড প্রস্তুত করিরা আনিল। রাবণ ঐ মায়াম্ণ্ড দশনে অত্যন্ত প্রতি হইলেন এবং বিদ্যুল্জিহ্বকে বহ্ম্ল্য অলংকার প্রদানপ্র্যক জানকীর সহিত সাক্ষাং করিবার জন্য অশোক্ষরেন চলিলেন। গিয়া দেখিলেন, জানকী দীনা ও শোকপরায়ণা। তিনি অবনত্ম্থে ভ্তলে উপবিষ্ট, নিরল্তর রামকে চিল্তা করিতেছেন। অদ্রে ভীষণ রাক্ষসীগণ তাঁহাকে নানার্প প্রবোধ দিতেছে। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সমিহিত হইয়া হর্ষপ্রকাশপ্রক গার্বত বাক্যে কহিলেন, জানকি! আমি নানার্পে তোমার সাম্বনা করিতেছি, কিল্তু তুমি বাহার বলে আমাকে অবমাননা করিতেছ, তোমার সেই বীর স্বামী বৃদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি তোমার ম্লোড্রেদ করিলাম তোমার গর্ব বর্ণ করিলাম, এক্ষণে তুমি গতাল্তর অভাবে আমার ভার্যা হও। মৃদ্রেণ রামের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর, সে ত মরিয়াছে, তাহার চিন্তাম



আর কি হইবে। অতঃপর তুমি আমার পদ্মীগণের অধীশ্বরী হইরা থাক। তুমি নিতাশ্ত অলপপ্রাণ, তুমি আপনাকে ব্যান্থমতী বলিয়া ব্থা অভিমান কর, তুমি হতাশ। এক্ষণে ঘোর ব্তাস্ব-বধের ন্যায় তোমার ভুত্তিধ্ধের ব্তাশ্তটি শ্ন।

রাম আমার বধসভকদেশ স্থাবি-সংগ্হীত ক্রিটেসন্য লইয়া সম্দ্রপ্রাদেত উপস্থিত হন। তিনি স্থান্তের পর সম্দ্রেস্থ ভর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করেন। তখন সকলেই প্রথমানত ও স্বথে নিম্নিত, রাহি-ন্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, ইতাবসরে ব্রক্তিথনে ঐ সৈনামধ্যে আমার করেকটি চর প্রবেশ করে। পরে প্রহস্তরক্ষিত ব্রক্তিসসৈন্য গিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত সৈনাগণকে বিনাশ করে। উহার সিট্রশ, পরিষ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, ক্টেম্শার, যন্টি, তোমর, প্রাস, চক্র ও ক্রেম্টি, উদ্যত করিয়া উহাদিগকে বধ করে। তৎকালে রমে ঘোর নিদ্রায় অভিভ্কিইবির প্রহস্ত ক্ষিপ্রহস্তে অসিপ্রহারপ্রেক তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ যদ,চ্ছাক্রমে পলারন করিতেছিল ইত্যবসরে বলপূর্বক গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বানরসৈন্যের সহিত অন্যুদ্দিত ; সুগ্রীবের গ্রীবাদেশ ভংন হইয়াছে। হনুমানের হনু চুর্ণ এবং সে রাক্ষসহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। জাম্ববান জানুম্বরে উথিত হইতেছিল, ইত্যবসরে পট্টিশ ম্বারা বৃক্ষবং খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। মৈন্দ ও ন্বিবিদ শোণিতলিণ্ড দেহে ঘন ঘন নিঃ-বাস ফেলিয়া রোদন করিতেছিল ইত্যবসরে খঞাঘাতে নিহত হয়। পুনস পুনসবং নিরবচ্ছিল্ল ভূতেলে লু-িঠত হইতেছে। দ্যিমুখ নারাচচ্ছিল্ল হইয়া গুহায় শয়ন করিয়া আছে। কুমাদ শরাহত হইয়া নীরবে পাতিত এবং অগ্গদ শরিচ্ছল্ল হইয়া রুষির উপ্যারপূর্বক ধরাশায়ী হইয়াছে। বানরসৈন্য হস্তীর পদ ও রথচক্রে দলিত হইয়া বায়ুবেগচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ পলাগিয়ত, কেহ ভীত কেহ বা হন্যমান। সিংহেরা ষেমন হস্তিষ্থের অন্সরণ করে সেইর প রাক্ষসেরা অনেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাকমান হয়। তৎকালে কেহ সম্দ্রে পতিত, কেহ বা আকাশে ল্বক্কায়িত হইল ; ভল্ল্কগণ বানরের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল। রাক্ষসেরা সমুদ্রতীর পর্বত ও কাননে যত বানর ছিল, সমস্ত বিনাশ করিয়াছে। তোমার স্বামী রাম সসৈন্যে আমার সৈনোর হসেত বিনষ্ট হইয়াছে। দেখ তাহার শোণিতলিণ্ড ধ্লিধ্সর মৃতক আনিয়াছি।

এই বলিয়া দুর্ধর্য রাবণ এক রাক্ষসীকে কহিলেন, ভদ্রে, ডুমি জুরকর্মা

বিদ্যাজ্জিহরকে আহ্বান কর। সেই বীরই রণস্থল হইতে রামের মস্তক আনেয়ন করে।

তখন বিদ্যুদ্জিহন মায়ামান্ত ও শরাসন লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাক্ষণ-রাজ রাবণকে দন্তবং প্রণামপ্রাক সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন রাবণ কহিলেন, বিদ্যুদ্জিহন! তুমি রামের মান্ত জানকীর সম্মুখে রাখ, ইনি স্বামীর এই দীন দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর্ন।

বিদ্যুভিজহত রামের প্রিয়দর্শন মৃশ্ড জানকীর সম্মুখে নিক্ষেপপূর্বক শীঘ্র তথা হইতে অন্তর্থান করিল। রাবণও তিলোকপ্রথিত ভাস্বর শরাসন 'ইহা রামের' বলিয়া তথার নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, মহাবীর প্রহুস্ত রাগ্রকালে তোমার সেই মন্যা রামকে বিনাশ করিয়া এই শরাসন আনিয়াছে। রাবণ এই বলিয়া জানকীরে কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে আমার ভাষা হও।

শ্বারিংশ সর্গ ॥ জানকী রামের ছিল্ল মুন্ড ও কোদণ্ড শ্বচক্ষে দেখিলেন। কপিরাজ্ব স্থাবি যে যুন্ধসন্পর্কে রামের সহিত মিলিয়াছেন, হনুমানের একথাও স্মর্গ করিলেন। সেই নেত, সেই বর্ণ, সেই মুখ, সেই কেন, সেই ললাট ও সেই চ্ডামিণ; তিনি এই সমস্ত লক্ষণে ঐ ছিল্ল মৃতির সর্বাংশে পরীকা করিলেন এবং কাতরা কুররীর নাায় যারপরনাই দুঃখিত হুইয়া উন্দেশে কৈকেয়ীকে ভর্ণসনা করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! এতদিনে ফ্রামের মনস্কামনা প্রণ ইইল, কুলপ্র রাম বিনন্ট হইয়াছেন, তুমি কলহস্ক্রি, তংগ্রভাবেই কুল উৎসল্ল হইল। তুমি চীরবস্ত দিয়া আমার সহিত রামিক বনবাসী কর, বল, তিনি তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন।

অনন্তর জানকী কাস্থিত দৈহে ম্ছিত হইরা, ছিল্ল কদলীর ন্যায় ভ্তেলে পতিত হইলেন এবং মহেতিমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া ছিলমুণ্ড সম্মুখে স্থাপন-প্র্বাক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! আমি মরিলাম! বীর! তোমার বিনাশে শেষে আমার এই দশা ঘটিল? আমি বিধবা হইলাম! বৈধব্য অপেক্ষা স্থানোকের দুরদৃষ্ট আর কি আছে, আমার তাহাই ঘটিল! তুমি সুশীল আমি পতিরতা, কিন্তু আমার অগ্নে তোমারই মৃত্যু হইল। আমি শোকসাগরে নিমণন, আমার দঃখক্রেশের আর অবধি নাই, যিনি অমেকে উম্পার করিবেন, আজ তিনিই বিনণ্ট হইলেন। আর্যা কৌশল্যা একান্ত পরেবংসলা, এক্ষণে বংসলা ধেনুর ন্যায় তাঁহাকে বিবৎসা করিল! হা নাথ! দৈবজেরা কহিতেন, তোমার পরমায় অধিক, কিন্তু তাঁদের একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ব্যবিলাম তুমি নিতাস্ত অলপায়,। তুমি বুন্থিমান, তোমারও কি বুন্থিলোপ হইরাছিল? অথবা কাল উৎপত্তির কারণ, এবং কালই কমেরি ফলদাতা, তল্লিবন্ধন এইর্প বিপৎপাত হইল। দেখ, তুমি নীতিশাস্ত্রে স্বুপন্ডিত, বিপদ নিবারণের উপায় এবং তাহার অনুষ্ঠান উভয়ই জ্ঞাত আছ, জানি না তথাচ কেন তোমার এইর্প অসম্ভাবিত মতা ঘটিল। আমি সাক্ষাৎ করাল কালরাত্তি আমিই ভোমাকে আলিগান করিয়া বলপূর্বক আনিয়াছিলাম, বুঝি ভাহাতেই তুমি নণ্ট হইলে। বীর! আমি একান্ত নিবপরাধ, তুমি আমায় পরিত্যাগপ্রাক প্রিয়তমার ন্যায় প্রথিবীকে আলিজান করিয়া এই প্থানে শ্রান আছ। আমি ভোমার এই স্বর্ণখচিত শ্রাসন অতি যরে গন্ধমাল্য স্বাবা অর্চনা করিয়াছি, এক্ষণে ইহার পরিণমে কি এই হইল! নাথ '

তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে পিতা দশরথ প্রভূতি পিতৃপুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছ। পিতৃসত্য পালন তোমার অতি মহৎ কার্য, তুমি তৎপ্রভাবে নিশ্চয়ই অন্তরীক্ষে নক্ষর হইয়াছ। তুমি অত্যন্ত প্রণাবান, কিন্তু স্বীয় পবিত্র ব্রাজ্ঞষি বংশকে উপেক্ষা করা ডোমার কি উচিত হইতেছে? রাজন্! আমি তোমার সহচারিণী ভার্যা, তুমি কি নিমিত্ত আমায় দর্শন এবং কি জন্যই বা আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? তুমি পর্যাণগ্রহণকালে আমার সহিত ধর্মাচরণ করিবে অপ্যীকার করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা স্মরণ কর এবং এই দুঃখভাগিনীকে সন্গিনী করিয়া লও। জানি না তুমি কোন্ অপরাধে আমার ফেলিয়া লোকান্ডরে যাত্রা করিয়াছ। হা! আমি তোমার যে মঞ্গল-দ্রব্য-চচিতি অঞ্চা আলিঞ্চান করিভাম আজ শ্রুগাল-কুরুরেরা নিশ্চরাই তাহা ছিম্রভিন্ন করিতেছে। ভূমি সমারোহে অণ্নেন্টোম প্রভূতি যক্ত আহরণ করিয়াছিলে কিন্তু বক্তীর অণ্নিতে কেন তোমার দেহসংস্কার হইল না? এক্ষণে শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা নির্বাসিত তিন জনের মধ্যে একমার লক্ষ্যণকেই উপস্থিত দেখিবেন। তিনি জিব্জাসিলে লক্ষ্মণ নিশাকালে তোমার এবং সমুস্ত বানরসৈন্যের রাক্ষসহস্তে বিনাশের কথা সমস্তই কহিবেন। হা! তোমার বিনাশ এবং আমার রাক্ষসগৃহবাস এই সংবাদ শ্লিবামাত্র জ্বার হৃদর নিশ্চরই বিদীর্ণ হইবে। আমি অতি অনার্যা, আজ আমারই জন্য বিদীর্গ মহাবীর রাম সাগর উত্তীর্ণ হইরা গোল্পদে নিহত হইলেন। তিনি সেহিবলৈ আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি কুলের কলক, আমি তাঁহার জার্যার্পী মৃত্যু। বোধ হয় আমি প্রজন্ম কাহাকে কিছু দান করি নাই তিল্লন্য আজ অতিথিপ্রিয় রামের প্রী হইয়াও শোক করিতেছি। রাবণ! ক্রি শীল্প আমাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্তার সহিত্য পদীকে একল করিয়া দেও এবং কল্যাণের কার্য কর। আজ তাঁহার স্কৃতির সহিত আমার মুল্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ শিক্তিই হউক, আমি তাঁহার অনুগমন করিব।

আয়তলোচনা জানকী বামের ছিল্ল মুন্ড ও শরাসন দর্শনপূর্বক কাতর মনে এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক শ্বাররক্ষক, রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইরা কৃতাঞ্জলিপ্টে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ-প্রেক অভিবাদন করিরা কহিল, মহারাজ! সেনাপতি প্রহুত অমাতাগণের সহিত আপনার দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছেন। আমি তাহারই প্রেরিত। আমি যদিও অসময়ে উপস্থিত হইলাম বিশ্তু আপনি রাজভাবে আমায় ক্ষমা কর্ন: এক্ষপে কোন বিশেষ কার্যান্রেয়ে আছে, আপনি গিয়া উহাদিগকে একবার দর্শনি দিন।

অনন্তর রাবণ শ্বাররক্ষকের এই কথা শ্রনিয়া অশোকবন পরিত্যাগপ্রিক মিল্যগণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে সভা প্রবেশপ্র্বিক তাঁহাদের সহিত সমস্ত কার্য পর্যান্তোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশোকবন হইতে প্রস্থান করিবার পরই ঐ মায়াম্বান্ড ও শরাসন অন্তর্হিত হইল। পরে ঐ বীর, মিল্যগণের সহিত রামসংস্থানত কার্যের মন্ত্রণা শেষ করিয়া অদ্রবভা হিতেষী সেনাপতিদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা ভেরীরবে শীঘ্র সৈন্যগণকে আহ্নান কর, কিন্তু উহাদিগের নিকট আহ্বানের কারণ কিছ্মান্ত বাস্ত করিও না।

তখন দ্তগণ রাজ্যজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে আন্যন্য করিল এবং বৃদ্ধার্থী রাবণকে গিয়া উহাদের আগ্রমনসংবাদ নিবেদন করিল। <u>রম্মিলংশ স্বর্গ n রাক্ষ্</u>দরী সরমা জানকীর প্রিয়স্থী ছিলেন। তিনি রাক্ষ্সরাজ রাবণের আদেশে তাঁহারে রক্ষা করিতেন। জানকী ভর্তু শোকে হতচেতন ; বড়বা যেমন স্রাণ্ডি ও ক্লাণ্ডি-নিবন্ধন ধূলিতে ল্যুণ্ঠিত হইয়া উত্থিত হয় সরমা তাঁহারে সেইর পই দেখিলেন। জানকী রাক্ষসী মায়ায় মোহিত : স্নেহবতী সরমা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া সখিদেনহে আশ্বাস প্রদানপূর্বাক মৃদ্বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানিক! আমি এতক্ষণ তোমার জন্য জনশ্বন্য নিবিড় বনে প্রচ্ছন থাকিয়া সমস্তই শ্বনিতেছিলাম। আমি রাক্ষসরাজ রাবণকে ভয় করি না। তিনি বে কারণে শশবাস্তে নিম্ক্রান্ত হইলোন. আমি বহিগতি হইয়া তাহাও জানিলাম। দেখ, রামের নিদ্রা ও আলস্যদোষ কিছু मात नाहे; त्रोभ्छिक यूप्पंत कथा সমস্তই जलीक, र्वालएछ कि, तारमत दध সম্ভবপর হইতেছে না। সারগণ বেমন সাররাজ ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হন তদ্রপ বানরেরা রামের বাহ্ববলে রক্ষিত হইতেছে, বৃক্ষ প্রস্তর তাহাদের অস্ত্র, তাহাদিগকে সংহার করা নিতাশ্ত দুঃসাধ্য। মহাবীর রামের ভুক্তবুগল দীর্ঘ ও সুগোল, বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তে শর ও শরাসন এবং অগে দুর্ভেদ্য বর্ম। তিনি স্ব-প্র সকলেরই রক্ষক, তিনি ধর্মশীল ও স্মাবিখ্যাত, তাঁহার বলবীর্ম অচিন্তনীয়, তিনি সন্বংশীয় ও নীতিকুশল : জানকি ! সেই বিজয়ী ব্যুক্তিনট হন নাই। উগ্ৰপ্ৰকৃতি বাবণ কুমতি ও কুকার্যকারী, সে সর্বভ্তবিরোধী ও মায়াবী তোমাকে মায়াপ্রভাবে মোহিত করিরাছে। একণে তোমার ফেডত শোক অপনীত এবং শ্রভ
উপস্থিত, ভাগালকারী নিশ্চরই তোমার প্রতি স্প্রসন্ন হইয়াছেন। দেবি! আমি
তোমাকে একটি শ্রভসংবাদ দিতেছিল কুলি ; দেখিলাম মহাবীর রাম লক্ষাণের
সহিত সদৈন্যে সমন্ত্র পার হইয়া কেন্দ্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছেন।
তিনি প্র্ণকাম এবং স্বর্মাহমান রিক্তি; বানরসৈন্য তাঁহাকে বেন্টন করিয়া
আছে। রাবণ এইমাত রাক্ষানিকে তথার পাঠাইয়াছিল। তাহারা রামের সম্ত্র পার হইবার সংবাদ আর্দ্রিরাছে। এক্ষণে রাবণ ঐ সংবাদ শ্রনিয়া মন্দ্রিগণের সহিত মল্মণা করিতেছে।

ইতাবসরে জলদগল্ভীর ভেরীরবের সহিত সৈনাগণের ভীষণ সিংহনাদ উম্বিত হইল। তথন সরমা মধ্যর বাকো জানকীরে কহিতে লাগিলেন, সখি। ঐ শান, ভীষণ ভেরী মেঘগর্জনসদৃশ ভীমরবে রণসভ্জার সঞ্কেত করিতেছে। এক্সণে যুদ্ধের উদ্যোগ। মত্ত মাতপ্যগণ সূসন্থিত এবং অধ্বস্কল রূপে যোজিত হইতেছে। ঐ দেখ, অশ্বার্ট বহ,সংখ্য বীর ষ্ম্পসম্জা করিয়া প্রাসহক্তে ইতস্ততঃ ধাবমান ; বেগবাহী জলস্রোত যেমন ভীমরবে সাগর পূর্ণ করে, সেইর্প অন্ভ্রতদ্শ্য রাক্ষসসৈন্যে রাজপথ পূর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ, গ্রীষ্মকালে অরণ্য-দাহ-প্রবৃত্ত অণিনর যাদৃশ নানার্প রূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ স্বাণিত শৃষ্ঠ, চর্ম ও বর্মের নানাবর্ণসমূখিত প্রভা দৃষ্ট হইতেছে। সমরগামী চতুরত্য সৈন্য যারপরনাই ব্যস্তসমস্ত। ঐ শান ঘণ্টানিনাদ, ঐ রখচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, ঐ অশ্বের ছেযাধর্নন, ঐ ত্র্যরিব এবং ঐ অস্ত্রধারী সৈন্যগণের তুম্বল কলরব। জানকি! একণে তোমার প্রতি শোকনাশিনী ভাগ্যশ্রী সম্প্রসম হইয়াছেন : কিল্ডু রাক্ষসগণের বিলক্ষণ ভয় উপস্থিত। পদ্মপলাশলোচন ব্রামের বলবীর্য বলিবার নয়। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগণকে জয় কাৰুৱাছিলেন, তিনি সেইর প রাবণকে জয় করিয়া তোমায় উন্ধার করিকেন। বিজয়ী ইন্দু বেমন উপেন্দের সহিত মিলিড হইয়াছিলেন, সেইরপে তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া বিক্রম প্রদর্শন করিবেন।

তিনি যখন শন্ত্রিনাশপ্র্বাক এই স্থানে আসিবেন: তখন দেখিব তুমি প্রণিমনোরথ হইয়া তাঁহার অভেক উপবিষ্ট ইইয়াছ এবং তাঁহাকে আলিজ্যনপ্রব্বক তাঁহার বিশালে বক্ষৈ আনন্দাশ্র্রিসর্জান করিছেছ। তুমি এই যে জঘনস্পশার্ণ একমান্ত বেণী বহুদিন যাবং ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল শ্রীয়ই ইহা মোচন করিবেন। তাঁহার মুখশ্রী উদিত প্রণাচনের ন্যায় স্কুলর, তুমি অচিবে তাহা নিরীক্ষণপ্র্বাক স্থালখনের শোকাশ্র্র পরিত্যাগ করিবে। স্থি! রাম শ্রীয়ই তামার সমাগ্রমে স্থা হইবেন এবং তুমিও স্বর্ষাপ্রভাবে শসাপ্রণা প্রথবীর ন্যায় রামের সমাগ্রের স্থা হইবে। দেবি! যিনি গিরিবর স্মের্কে অশ্ববং মণ্ডলাকারে বেন্টন করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই স্থাদেবের শ্রণাপ্র হও, তিনিই প্রজাগণের দ্বংখনাশের একমান্ত কারণ।

চতুশ্ভিংশ সর্গ ॥ মেল যেমন উত্তাপদণ্য প্ৃথিবীকে জলধারায় প্রলকিত করে, সেইর্প সরমা শোকসন্তপতা জানকীরে এইর্প বাক্যে প্রলকিত করিলেন এবং প্রকৃত অবসরে তাঁহার শহুভ সংসাধন করিবার অভিপ্রায়ে ঈষং হাস্য করিয়া কহিলেন, স্থি! আমি রামকে গিয়া তোমার কুশক্তির নিবেদনপূর্বক প্রচ্ছনভাবে প্রনরায় আসিতে পারি। আমি যখন নির্দেশ আকাশ অতিক্রম করিব, তখন বিহুগরাজ গর্ড় ও বায়্ও আমার অনুস্থিত করিতে পারিবেন না।

তথন বিহগরাজ গর্ড ও বার্ও আমার অনুপরি করিতে পারিবেন না।

তথন জানকী কিণিও আশ্বন্ধ ইইয় নির্মাকে মধ্র কোমল বাক্যে কহিলেন,
সাথ! তুমি অবশাই আকাশ ও পাতকে পরিতে পার, কিন্তু আমার পক্ষে
যাহা কর্তব্য আমি তাহা কহিতেছি শ্নে; ধাদ তুমি আমার কোনর্প প্রিয়
কার্য করিতে চাও, যদি তোমার কিতালঙ্গা না থাকে, তবে রাবণ কি করিতেছে,
তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া আইমে সৈই দুখ্ অতান্ত ক্র ও মারাবী; তাহার মায়া
পীত মদিরার ন্যায় সদন্ধি আমায় মোহিত করিরছে। এই সমনত ঘারর্পা
রাক্ষ্মী নিরবচ্ছির আমাকে তজন গজন ও ভংসনা করিতেছে। আমি অত্যন্ত
উন্দিশন ও শাক্ষত এবং আমার মন নিতান্ত অস্ক্রথ। এক্ষণে রাবণ আমার
মারিসক্ষণে কোন কথা বলে কিনা, তুমি ইহার তথা জানিয়া আইস। সাথ!
ইহাই আমার প্রতি একান্ত অনুগ্রহ। এই বিলয়া জানকী রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সরমা ক্যাণেলে জানকীর অশ্রন্ধল মুছাইরা মৃদ্বাক্যে কহিলেন, সখি! এই যদি তোমার সঞ্চলপ হয় তবে আমি শীঘ্রই যাইতেছি এবং রাবণের অভিপ্রায় জানিয়া প্নেরায় আসিতেছি।

অনন্তর সরমা প্রচ্ছস্রভাবে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঐ দ্রাত্মা মন্ত্রিগণের সহিত খের্প কথোপকখন করিতেছিল সমস্তই শ্নিনেলন। তিনি উহার নিশ্চিত অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্নরায় অশোকবনে প্রতিগমন করিলেন। দেখিলেন, জানকী ভ্রদ্দিশা লক্ষ্মীর ন্যায় উপবিষ্ট। তিনি তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তথন জানকী সরমাকে প্রনরায় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সদ্দেহে আলিংগন-প্রেক স্বয়ং বাসবার আসন আনিয়া দিলেন এবং কম্পিতদেহে কহিলেন, সথি! তুমি এই স্থানে বইস এবং সেই নিষ্ঠার রাবণের কির্পে সম্কশ্প সমস্তই বল।

তখন সরমা কহিলেন, সখি! দেখিলাম রাজমাতা এবং স্নেহবান মন্তিব্দ্ধ তোমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য রাক্ষসরাজ্ঞ রাবণকে নানার্প ব্ঝাইতেছেন।



তাঁহারা কহিতেছেন, বংস । বিন মহাবাঁর রামকে সম্মানপ্রক সাঁতা সমপণ কর। তিনি জনস্থানে হেল্কের অন্তর্ত কাণ্ড করিয়াছেন, তোমার পক্ষে সেই নিদর্শনিই বংগ্রন্ট। হন সানের সম্মূলণ্যন, সাঁতাদর্শন ও রাক্ষসবধ থারপরনাই বিস্মরকর; নর বা বানরই হউক, বল, এ কার্য কে করিতে পারে? সাঁথ! রাজমাতা ও মন্ত্রিকৃত্ব প্রবেধবাক্যে এইর্প অনেক ব্যাইতেছিলেন; কিন্তু কৃপণ যেমন অর্থত্যাগ করিতে পারে না, সেইর্প রাবণ তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহে না। সে বৃদ্ধে না মরিলে কথনই তোমায় পরিত্যাগ করিবে না। সেই নিন্ট্রের ইহাই স্থির সংক্রপ; ফলতঃ তাহার এই বৃদ্ধি মৃত্যুলোভেই ঘটিয়াছে। সে সবংশে ধরংস না হইলে, কেবলমাত্র ভরে তোমায় ছাড়িবে না। স্থি! অতঃপর মহাবাঁর রাম যুদ্ধে উহাকে বধ করিয়া নিন্ট্রাই তোমায় অ্যোধ্যায় লইয়া যাইবেন।

সরমা ও জানকী এইর্প কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সৈন্যাণের ভেরীশংখসমাকৃল তুম্ল কোলাহল ধরণীতল কম্পিত করিয়া শ্রুত হইতে লাগিল। রাবণের ভ্তাগণ বানরসৈন্যের ঐ সিংহনাদ শ্রবণে নিতাল্ত নিশ্তেজ ও ভাশোংসাহ হইয়া গোল। তংকালে উহারা রাজার ব্যতিক্রমে আর কোনদিকে কিছুমাত শ্রেয় দেখিতে পাইল না।

পঞ্চরংশ সাগা । এদিকে মহাবীর রাম শব্দ ও ভেরীরবে দিগনত প্রতিধর্নিত করিয়া কমশঃ লব্দার অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। বিশ্বপীড়ক করে রাবণ ঐ শব্দ ও ভেরীরব প্রবণপূর্বক মুহ্তিকাল চিন্তা করিয়া সচিবগণকে নিরীক্ষণ

করিলেন এবং উ°হাদিগকে সম্ভাষণপূর্বক রামের সমৃদ্র অতিক্রম ও বলবিক্রমের যথোচিত নিন্দা করিয়া, সভাভবন প্রতিধানিত করত কহিলেন, দেখ, তোমরা রামের বিষয় যাহা বলিতেছিলে, সমস্তই শ্রনিলাম। কিস্তু আমি জানি, তোমরা মহাবীর, তোমরা রামের বলবীর্ষের কথা শ্রনিয়া ত্ঞীম্ভাব অবলম্বনপূর্বক কেন যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ ব্রিকলাম না।

তখন তদীয় মাতামহ স্কবিজ্ঞ মাল্যবান কহিতে লাগিলেন, রাজন্! যে রাজা চতুর্দশ বিদ্যায় পারদশী, যিনি নীতিসম্মত কার্যের অনুষ্ঠান করেন : তিনি চিরকাল ঐশ্বর্যশালী থাকেন এবং শন্ত্রগণ তাঁহার বশীভূত হয়। যিনি প্রকৃত অবসরে শনুর সহিত সন্ধি বা বৃষ্ধ করেন, স্বপক্ষীয়ের বৃষ্ধিকর্তেপ যাঁহার দ্দিট, ডিনি ঐশ্বর্ষশালী হন। রাজা যদি শত্র অপেকা হীনবল বা তাহার সহিত তুল্যবল হন তবে সন্ধি করা আবশ্যক, আর যদি শত্র অপেক্ষা অধিকবল হন তবে যুম্প করা উচিত ; ফলতঃ শনুকে উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। রাজন্! তুমি গিয়া রামের সহিত সন্ধি কর ; তিনি বে নিমিত্ত তোমার আক্রমণ করিয়াছেন তুমি তাঁহার হস্তে সেই জ্ঞানকীরে অর্পণ কর। দেবর্ষি ও গম্ধর্বেরাও তাঁহার জয়প্রী আকাণক্ষা করেন, তুমি অবিরোধে তাঁহার সহিত্ সন্ধি কর। দেখ, ভগবান সর্বলোক-পিতামহ দেবাস্বরের জন্য বিধিনিষেধ-র প্রেইটি পক্ষ স্থিত করিয়াছেন, ধর্ম ও অধর্ম ইহার বিষয়ীভতে। ধর্ম মহাজা দেক্টিপর পক্ষ, অধর্ম অস্রগণের পক্ষ। যখন সত্যব্দা উপস্থিত হয় তখন ধর্ম অসমকৈ গ্রাস করে, যখন কলিব্দা উপস্থিত হয়, তখন অধর্ম ধর্মকে গ্রাস করিয়া থাকে। রাজন্ ! তুমি গ্রিলোক পর্যটনকালে ধর্মকে বিনাশ করিয়াছ স্ক্রিনাই শত্ত্বিক্ষ আমাদের অপেক্ষা প্রবল। এক্ষণে অধমরিপ ভাষণ ভ্রুণ্ণ ক্রির প্রমাদে বির্ধাত হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করিতেছে এবং স্র-স্রাক্তি ধুর তাহাদের পক্ষব্দ্থি করিতেছে। তুমি ঘোর বিষয়াসক্ত ও উচ্ছ্ণ্ণল, তুমি একসময় তেজস্বী খাষিগণকে নিতাস্ত উদ্বিশন ক্রিয়াছিলে। তাঁহারা ধর্ম 📆 ব ও তপঃপরায়ণ ; তাঁহাদের প্রভাব প্রদাশত পাবকের ন্যায় দ্বঃসহ। তাঁহারা বে বেদোচ্চারণ, বিধিবং অণ্নিতে হোম এবং একান্ড মনে ধ্যানধারণা করেন, রাক্ষসেরা তব্দ্বারা অভিভূত হইয়া, গ্রীক্ষকালীন মেঘের ন্যায় চতুর্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে। ঐ সকল অণ্নিকশ্প খবির অণ্নিহোত্র-সমূখিত ধ্ম রাক্ষসগণের তেজ আচ্ছন্ন করিয়া দিগন্তে প্রসারিত হয়। তাঁহারা ব্রতনিষ্ঠ হইয়া সেই সমঙ্গত প্রসিম্থ পবিত্র স্থানে যে কঠোর তপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাই রাক্ষসাদগকে সন্তণ্ত করিতেছে। রাজন্ ! তুমি ব্রহ্মার বরপ্রভাবে স্রাস্র ও যক্ষের অবধ্য হইয়া আছ সত্য, কিন্তু মন্ষ্য, বানর ও গোলাখ্যলোগণ স্বতন্ত্র জাতীয়। তাহারাই লংকায় আসিয়া সিংহনাদ করিতেছে। দেখ, এক্ষণে চতুর্দিকে ভয়ৎকর উৎপাত। মোর ঘনঘটা কঠোর গর্জনপর্বেক উষ্ণ রম্ভব্নিট করিতেছে ; দিঙ্মণ্ডল ধ্লিজালে আচ্ছন্ন ও বিবর্ণ ; উহার আর প্রবিৎ শোভা নাই। বাহনগণ নিরবচ্ছিল্ল অশ্রপাত করিতেছে। হিংস্ল জন্তু, শ্গাল ও গ্রগুণ ভীমরবে চীংকার করিতেছে এবং লংকার প্রবেশপূর্বক উদ্যানে যুথবন্ধ হইতেছে। স্বক্ষাযোগে মহাকালিকাগণ সম্মুখে দ ভাষ়মান ; উহারা গ্রহের দ্রবাজাত অপহরণ-প্রবিক প্রতিকলে কহিতেছে এবং পাণ্ডার দল্ত বিশ্তারপ্রবিক বিকট হাস্য হাসিতেছে। কুরুরেরা দেবপ্জার উপকরণ স্পর্শ করিতেছে। গর্দভ গোগরভে এবং ম্যিক নকুলের উদরে জন্মিতেছে। মার্জার ব্যান্তে, কুরুরে শ্করে এবং কিন্নরগণ রাক্ষস ও মনুষ্যে প্রসম্ভ <mark>হইতেছে। পান্ডবর্ণ রম্ভপ্যদ কপ্যে</mark>তগণ কালের

নিয়োগে সর্বত বিচরণ করিতেছে। গৃহের শারিকা অপর কোন কলছপ্রির পক্ষী দ্বারা পরাজিত ও বিদ্ধ হইরা অস্ফুট শব্দপূর্বক পিঞ্জর হইতে পড়িয়া নাইতেছে। মৃগপক্ষিণ স্থাতিমন্থী হইরা রক্ষ্ণবরে রোদন করিতেছে। প্রতিদিন সন্ধার সময় কৃষ্ণপিশ্বল মৃত্তিত বিকটাকার কালপ্রেম প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। রাজন্ ! এক্ষণে এই সমস্ত দ্বিনিমন্ত উপস্থিত, মহাবীর রাম সামান্য মন্য্য নন, বোধ হয় তিনি মন্যার্পী বিষ্টা বিনিমহাসম্ভে সেতৃবন্ধন করিয়াছেন তিনি একটি পরম অস্ভ্ত পদার্থ। হিমি গিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি কর এবং তাঁহার কার্য পরীক্ষা করিয়া পরিণামে যাহা শ্রেম্কর এইর্প জন্তান কর।

উৎকৃতপোর্য মাল্যবান এই বলিয়া রাবণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার মন প্রীক্ষা করিয়া মৌনী হইলেন।

ষট্রিংশ সর্গ ॥ তথন মাল্যবানের এই হিতকর বাক্যে আসমম্ভূ রাবণের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে অকুটি বিশ্তারপূর্বক বিঘ্রণিত নেত্রে কহিছে লাগিলেন, তুমি শন্ত্রপক্ষকে অধিকবল স্বীকার করিছে ইতবোধে আমায় রুক্ষভাবে যে অহিতকর কথা কহিলে আমি এর প আর ক্রিমণ্ড স্বকর্ণে শ্রনি নাই। বে ব্যক্তি মন্যা ও দীন, যে পিতার ত্যাজাপত্র, ক্রেকনবাসী, কেবলমান্ত্র বনের বানর মাহার আপ্রয়, তুমি তাহাকে কিজনা এত ক্রেকর, তুমি তাহাকেই বা কিজন্য এত দুর্বল জ্ঞান করিতেছ? আর যে ব্যক্তি সমস্ত রাক্ষসের অধীন্বর, দেবগণের ক্রেকর, তুমি তাহাকেই বা কিজন্য এত দুর্বল জ্ঞান করিতেছ? আমি মহারের, হয়ত এই কারণে আমার প্রতি তোমার বিশেববর্নি আছে, হয়ত তুমি বিশক্তের পক্ষপাতী, হয়ত আমার যুণ্ণোংসাহ বৃন্দি করাই তোমার ইছ্যু ক্রিমি কোন নিগ্রু কারণে আমাকে এইর প কঠোর কহিতেছ। কিল্ফু কোন্ ক্রিমে পারে? বাহাই হউক, জ্ঞানকী সাক্ষাং পদ্মহানা লক্ষ্মী, আমি তাহাকে অরণ্য হইতে আনিয়াছি, এক্ষণে কিজনা রামের ভয়ে তাহাকে প্রতিদান করিব। দেখ, রাম দিন করেকের মধ্যেই স্কুত্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত সাক্রের আবার কিসের ভয়? এক্ষণে আমি বরং ন্বিশতে ভান হইব তথাচ নত হইব না, এই আমার স্বাভাবিক দোষ, স্বভাব অতিক্রম করাও সহক্ষ নয়। যদিচ রাম সম্দূর্বশন করিরা থাকে তাহা ত দৈবাধীন, তান্ব্রেরে আরে বিশেষ বিশ্যয় প্রকাশের কি আছে? রাম সন্তোনৰ ত ইবে না।

তখন মাতামহ মাল্যবান রাবণকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিরা অত্যত লক্ষিত হইলেন। তিনি আর কিছাই উত্তর করিলেন না এবং তাঁহাকে জয়াশীর্বাদপ্র্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনশ্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মন্তিগণের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণপূর্বক নগররক্ষায় প্রশত্ত হইলেন। তিনি মহাবীর প্রহস্তকে লব্দার পূর্বন্বারে, মহা-পার্ম্ব ও মহোদরকে দক্ষিণন্বারে এবং মায়াবী ইন্দ্রজিংকে পন্চিমন্বারে নিষ্ত্ত করিলেন। পরে শত্ত্ব ও সারণকে উত্তরন্বার রক্ষায় আদেশ করিয়া মন্তিগণকে কহিলেন, না, আমিই এই উত্তরন্বার রক্ষা করিব। পরে তিনি মহাবল বির্পাক্ষকে

কহিলেন, তুমি বহ্সংখ্য রাক্ষসের সহিত প্রের মধ্যগ্রেম রক্ষা কর। তংকালে আসল্লম্তু রাবণ লণ্কার এইর্প গ্রিতবিধানপ্র্ক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিগণ তাঁহাকে জন্মাশীর্বাদপূর্বক প্রস্থান করিল। তিনিও সকলকে বিদায় দিয়া সূত্রমূন্ধ স্থেশস্ত অন্তঃপূরে প্রবেশ করিলেন।

সম্ভাবিংশ সর্গ ॥ এদিকে স্থােবি, হন্মান, জাম্বনে, বিভাষণ, অণ্যদ, লক্ষ্যণ, শরভ, সবন্ধ্, স্থেদ, মৈন্দ, দিবনিদ, গজ, গবাক্ষ, কুম্দ, নল, পনস, প্রভাতি বারগণ প্রতিপক্ষের অধিকারমধ্যে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ যাহার রক্ষক ঐ সেই লক্ষাপ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে; অস্র, উরগ, ও গন্ধ্বেরাও উহা আক্রমণ করিতে পারে না। বেস্থানে স্বয়ং রাবণ অধিবাস করিতেছেন ঐ সেই লক্ষা। এক্ষণে আইস, আমরা কার্যসিন্ধি সংকল্প করিয়া পরস্পর মন্দ্রণায় প্রবৃত্ত হই।

তথন বিভাষণ অপশব্দানা স্মৃত্যত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বাঁরগণ! ইতিপ্রে আমি অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি এই চারিটি অমাত্যকে লংকার প্রেণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা পাঁকর্ণ প্রতিষ্ঠান্তি ক্রমাছিলাম। তাঁহারা পাঁকর্ণ প্রতিষ্ঠান্তি ক্রমাছিলাম। তাঁহারা পাঁকর্ণ প্রতিষ্ঠান্তি ক্রমাছিলাম ওবং শত্ত্বক্র নগররক্ষার বের্ছি বাবিন্থা করিয়াছে তাহা প্রতাক্ষ করিয়া প্রবর্গর আসিয়াছেন। রাম! ক্রমাছিলেন এবং শত্ত্বার আসিয়াছেন। রাম! ক্রমাছিলের মুখে দ্রাত্মা রাবণের বে-প্রকার উদ্যোগের কথা শ্নিরাছিল করেণ তাহা বথাবথ কহিতেছি, শ্না প্রহুত বহ্সংখ্য সৈন্য লইয়া লইমা করিছে পাঁক্রমালার রক্ষা করিতেছে। মহাপাশ্র ও মহোদর দাক্ষণালার এবং ইন্থানির পাঁক্রমালার রক্ষা করিতেছে। মহাপাশ্র বহুসংখ্য বাঁর পট্রিস, আমু মরাসন, শ্ল ও মুম্পার প্রভাতি নানাবিধ অস্কাশ্র লইয়া আছে। রাবণ স্বয়ংই জিম্বন্ন মনে উত্তরন্বার রক্ষার দম্ভায়ানা : বহুসংখ্য রাক্ষ্য অস্কাশ্র ধারণপ্রে তাঁহার সমাভিব্যাহারে রহিয়াছে। বির্পাক্ষ শ্লে মুম্পারধারী রাক্ষ্যসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মধ্যম গ্রুম রক্ষা করিতেছে। আমার সাচিবগণ স্বচক্ষে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া প্রনায় উপাস্থিত হইয়াছেন। দশ সহস্র হস্ত্যারোহী, অযুত রখা, দ্রই অযুত অম্বারোহী এবং কোটি অপেক্ষা আধিক পদাতি প্রতিপক্ষের ব্যুপাতি। তাহারা অত্যক্ত বলবান ও পরাক্রান্ত। রাক্ষ্যরাজ রাবণ ইহাদিগকে নিয়ত প্রতিদ্ভিতে দেখিয়া থাকেন। মুখ্য উপস্থিত হইলে প্রত্যেক রাক্ষ্যবীর লক্ষ লক্ষ রাক্ষনে বেন্ডিত হন। এই বলিয়া বিভীষণ মন্দিচতুক্টরকে দেখাইয়া দিলেন।

অনশ্তর তিনি রামের শ্ভোভিলাষে প্নেরায় কহিলেন, রাম! যথন দ্রাজারাবণ কুবেরের সহিত যুন্দে প্রবৃত্ত হয় তখন যদি লক্ষ রাক্ষস তাহার সহিত নিগতি হইয়াছিল। উহারা তেজ শোর্ষ বীর্ষ থৈষ ও দপে রাবণেরই অনুর্প। রাম! ইহাতে তুমি বিষ্ণ হইও না, আমি রাবণের এইর্প পরিচয় দিয়া তোমায় কুপিত করিতেছি, ভয় প্রদর্শন করিতেছি না। তুমি স্বশাস্তিতে স্রগণকেও নিগ্রহ করিতে পার, এক্ষণে এই সমস্ত সৈনা লইয়া উৎকৃষ্ট ব্যহ রচনা কর, রাবণ নিশ্চয়ই তোমার হস্তে বিনষ্ট হইবে।

তখন রাম শ্রেনিনাশে কৃতসংকলপ হইয়া কহিলেন, মহাবীর নীল বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, লংকার পূর্বেন্ধারে প্রহল্ডের প্রতিন্ধন্দ্রী হউন। বালীতনয় অঞাদ

দক্ষিণন্দারে গিয়া মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে আক্রমণ কর্ন এবং হন্মান পরিচনন্দার নিন্পীড়নপূর্বক তক্মধ্যে প্রকিট হউন। আর যে দ্রাজা দৈত্য, দানব ও ধ্যিগণের অপকারক, যে পামর, প্রজাগণের অনিন্টাচরণপূর্বক বীরদর্পে পর্যটন করিয়া থাকে, আমি ক্রয়ংই সেই রাবণকে বধ করিবার জন্য প্রস্তৃত আছি, অতএব আমি সে যথায় সসৈন্যে অবস্থান করিতেছে, লক্ষ্মণের সহিত সেই উত্তরন্দার অবরোধ করিব এবং কপিরাজ স্মুগ্রীব, জান্ববান ও বিভীষণ এই তিনজন মধ্যগ্রন্ম আক্রমণ কর্ন। এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একটি স্বেক্ত রহিল যে, বানরগণ স্বচিন্থ ব্যতীত মন্যাম্তি ধারণ করিবে না। আর আমরা দ্রই দ্রাতা, মিত্র বিভীষণ এবং চারিজন অমাত্য এই সাতজন মন্যার্পেই থাকিব।

ধীমান রাম সিম্পিসংকলেপ এইর্প ব্যবস্থা করিয়া, স্বেল শৈলের স্বেম্য শিখরে অবেরহিণার্থ উদ্যত হইলেন এবং বিস্তীণ বানরসৈন্যে সমস্ত ভূবিভাগ আছেল্ল করিয়া হৃত্যানে লংকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

জন্টাতিংশ সর্গ ॥ পরে রাম কপিরাজ স্থানিকে এবং বিধিবিধানবিং অন্রাগী ভক্ত বিভীষণকে কহিলেন, আইস, আমরা এই অনুসোভিত স্ববেল শৈলে আরোহণ করি। আজ এই স্থানে আমাদিগকে রাছিনী করিতে হইবে। যে দ্রাচার কেবল মরিবার জন্য আমার পত্নীকে অপহর্ণ ক্রেরাছে, বে ব্যক্তি ধর্ম সদাচার ও কুলের কিছ্মাত্র অন্রোধ রক্ষা করে ক্রিক দৃষ্ট, নীচ রাক্ষ্সী বৃদ্ধিপ্রভাবে ঐর্প গহিতি কার্যের অনুসোদ ক্রিক্সিছে, একণে আইস আমরা এই স্থান হইতে সেই রাবণের বাসভ্মি লাক্সিনরীক্ষণ করি।

রাম ক্রোধাবিণ্ট হইয়া উদ্দেশে রাবণকে এইর্প কহিতে কহিতে স্বেল
পর্বতে আরোহণ করিলের ছিবল লক্ষ্যণ স্থাবৈ এবং অমাত্যসহ বিভাষণ
শর ও শরাসন ধারণপ্রেলি সাবধানে উ'হার অন্সরণে প্রব্ হইলেন। তখন
ঐ সমসত গিরিচারী বার, বার্বেগে শাদ্ধ স্বেল পর্বতে আরোহণপ্রেক
দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের লংকাপ্রী বেন অন্তরীক্ষে নির্মিত, উহার
শ্বারসকল প্রকাশ্ড, চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট প্রাচীর, কৃষ্ণকায় রাক্ষসগণ ঐ প্রাচীরের
উপর দশ্ভায়মান আছে, বোধ হইতেছে যেন প্রাচীরের উপর অপর একটি প্রাচীর
নির্মিত হইয়াছে। তংকালে বানরগণ ঐ সমসত বৃষ্ধার্থী রাক্ষসকে দেখিয়া মহা
আহ্যাদে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ইতাবসরে দিবাকর সন্ধারোগে রঞ্জিত হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিভীষণ রাজাধিরাজ রামকে সাদরে অভিনন্দন করিলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত যুখপতিগণে বেন্টিত হইয়া সাবেল শৈলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন

একোনটন্বারিংশ সর্গ ॥ পর্যাদন ষ্থপতিগণ লব্কার বন ও উপবন্সকল দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত স্থান সমতল, উপদ্বেশ্ন্য, স্বম্য ও বিস্তীর্ণ, বানরগণ তন্দ্রেই বাস্মিত হইল। উহার কোথাও চম্পক, অশোক, বকুল, শাল ও তমাল। কোথাও বা হিল্তাল, পন্স, নাগবীথি, অর্জুন, কদম্ব, সম্তপর্ণ, তিলক, কণিকার ও পাটল। এই সমস্ত ব্যক্ষ বিক্সিত প্রুপ, রমণীয় লতাজাল



এবং রক্ত ও কোমল পজেবে শোভিত ইইতেছে। বনশ্রেণী ন্নীল, প্রত্যেক বৃক্ষ স্থান্থী ও স্দৃশ্য ফলপ্রেণ অলব্জ্ মন্যের ন্যার অপ্রে শোভা ধারণ করিয়াছে। বন চৈত্রথ ও নন্দনের অন্র্প। উহাতে সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে স্বার্ম্য নির্মার দাত্ত্যে, কোর্যাণ্ট, বক, ন্তামান ময়্র ও কোকিলগণের স্মধ্র কণ্ঠধননি শ্রতিগোচর ইইতেছে। বিহণেগরা উন্মত্ত, ভ্রেগরা গ্রেণ গ্ল রবে গান করিতেছে। সমস্ত বৃক্ষ কোকিলে আকুল, কুররগণ কলকণ্ঠে সকলকে মোহিত করিতেছে। কামর্পী বানরবীরগণ হৃত্মনে ঐ সমস্ত বন ও উপবনে প্রবেশ করিল। তৎকালে প্রপান্ধী প্রাণসম বায়্ম্যান্মন্দ বেগে বহিতে লাগিল।

অনন্তর বহুসংখ্য যুখপতি স্ব-স্ব যুখ হইতে স্পিকান্ত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের অনুজ্ঞান্তমে পতাকাম-ডিত লগ্কায় প্রিবেশ করিতে লাগিল। উহাদের সিংহনাদে লংকার ভ্বিভাগ কম্পিত হইসু উঠিল। পক্ষিগণ ভীত ও ম্গসকল অবসন্ন হইয়া পড়িল। বীরগণের গড়িছিলে প্রিবী ষারপরনাই প্রীড়িত এবং ধ্লিপটলে নভোমণ্ডল আছন্ত হুইছে লাগিল। সিংহ, ভব্লুক, মহিষ, হুস্তী, মৃগ ও পদ্শিগণ উহাদের পদ্শক্তিত হইয়া চতুদিকৈ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ত্রিক্টেশ্ণগ অত্যক্ত অংশিভত ও গগনস্পশা ; উহা স্বর্গকান্তি কুস্মাচ্ছল ও চার্দেশন এবং বিস্তার্থ্য শত বোজন, পক্ষীরাও উহার শিখর স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। উহা কার্যতঃ দুরে থাক, মনেরও দুরারোহ। ঐ শিথর অত্যন্ত রমণীয় : রাবণরক্ষিত লংকাপুরী তদুপরি নিমিত হইয়াছে। উহা দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও বিশ <del>যোজন</del> দীর্ঘ। উহার ধবল-মেঘাকার অত্যুচ্চ প**্রে**ম্বার এবং স্বর্ণরজ্বতানমিত প্রাচীর স্কুর্যাচত ও স্কুন্দর। বর্ষাগ্যে নভামন্ডল যেমন মেঘে শোভা পায় তদুপে উহা বিমান ও প্রাস্যাদে শোভিত হইতেছে। যে প্রাসাদ কৈসাস-শিথরাকার ও অত্যুক্ত, যাহাতে সহস্র সহস্র সভল্ভ বিরাজিত আছে উহা চৈত্য। উহা প্রের অলংকারন্বর্প, বহুসংখ্য রাক্ষ্স সতত উহা রক্ষা করিতেছে। লশ্বা স্বৰ্ণখচিত ও মনোহর, উহা পর্বতশোভিত ও নানা ধাতুযুক্ত। মহাবীর রাম ঐ স্ক্রমণ্থ স্বরোপম প্রো নিরীক্ষণপূর্বক অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন ! চন্দারংশ সগ**া। অনন্তর রাম যোজনন্বয়বিস্ত**ীণ স্বেল পর্বতে আরোহণ করিলেন এবং তথায় মুহূত্কাল অবস্থানপূর্বক ইতস্ততঃ দ্যুগ্টপাত করিবা-মার স্রম্য তিক্টশ্ভেগ বিশ্বকর্মানিসিত স্রচিত লব্দাপ্রী নিরীক্ষণ করিলেন। লংকার প্রেম্বারে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহার উভয়-পাদের্থ রাজচিক শেবত চামর, মন্তকে শেবতাছত্ত, সর্বাঞ্চের রম্ভচন্দন, ও রস্ত আভরণ এবং বক্ষঃস্থল ঐরাবতের দ-ডাঘাতে অণ্কিত। তিনি নীল নীরদের ন্যায় কৃষ্ণকায়। তাঁহার পারধেয় ব**ন্দ্র স্বর্ণখচিত, উত্তর**ীয় **শশশোণি**তবং উল্জ্বল। তিনি নভো**মণ্ডলে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন**া



ইতাবসরে মহাবীর স্থাীব রাবণকে দেখিবামান্ত ক্রোধবেগে সহসা গানোখান করিলেন। তাঁহার বল ও উৎসাহ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি পর্বাতাশখর হই.ত গানোখানপূর্বক লংকার উত্তরুবারে লংকপ্রদান করিলেন এবং মৃহ্তাকাল অবস্থান ও নির্ভায়ে রাক্ষসরাজ রাক্পকে নিরীক্ষণপূর্বক অনাদরে কঠোর বাকো কহিলেন, রাক্ষস! আমি সর্বাধিপতি রামের স্থা ও দাস, আমি তাঁহার তেজে অনুগৃহীত, বালতে কি, আজ আমার হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই।

এই বলিয়া স্থাবি প্রেন্বার হইতে এক লক্ষে রাবণের উপর পঞ্চিলন এবং তাঁহার মুক্তক হইতে বিচিত্র কিরীট আকর্ষণপূর্বক ভ্তলে নিক্ষেপ করিংলন। পরে স্বরং অবতীর্ণ হইরা তাঁহার দিকে ধ্রিমান হইলেন। তন্দ্রেট রাবণ কহিলেন, দেখ, তুই আমার পরোক্ষে স্থাবী ছিলি, সমক্ষে এখনই ছিমগ্রীব হইবি।

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধভরে গারোখান ক্রিলেন এবং স্থাবিকে বলপ্র ক গ্রহণ করিয়া ভ্তলে নিক্ষেপ করিলেন। বিশ্লোব ক্রীড়া-কন্দর্কবং তৎক্ষণাং উখিত হইলেন এবং রাবণকে গ্রহণপ্রেক্তিতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভরেই গলদ্বাশকলেবর, উভরেরই সব্যুক্তি র ধিরধারা বহিতে লাগিল। উভরে গাড় আলিপানে নির্দান ও নিক্ষে উভয়েই শাল্মলী ও কিংশাক ব্রেকর ন্যার দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ক্রিক্সান্তিপ্রহার, কখন চপেটাঘাত, পরস্পরের দ্বিষহ-রূপ বাহ্যুদ্ধ হইতে ল্যাপিল। উহাদের বেগ উগ্ল দেহ প্নেঃ প্নঃ উৎক্ষিণ্ড ও অবনত হইতেছে। ক্রমশঃ পদবিক্ষেপ-ক্রমে উভয়েই ভূতেলে পতিত হইলেন। পরে আবার উঠিলেন এবং পরস্পরকে পীড়নপর্বেক প্রাকার ও পরিখার মধ্যে পড়িলেন। প্রান্তিবশতঃ উভয়েরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। উভয়ে মৃহুর্ত-কাল বিশ্রামপূর্বক ভূপূষ্ঠ স্পর্শ করিয়া আবার উঠিলেন। উ'হারা কথন বাহ্পাশে পরস্পরকে বেন্টন করিতেছেন এবং কখন বা ক্রোধ, বল ও শিক্ষাগুণে প্রণোদিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। উ'হারা উদ্ভিশ্নদন্ত শার্দলৈ, সিংহ এবং কবিশাবকের ন্যায় দ্বন্দত্বভূদ্ধে প্রবৃত্ত, উন্থারা পরস্পর প্রস্পরকে বাহাদ্বয়ে আকর্ষণ ও বিক্ষেপপূর্বক এককালে ভূতলে পতিত হইলেন। পরে পুনর্বার উথিত হইলেন এবং পরম্পর পরম্পরকে ভর্ৎসনা করত ব্যায়াম, শিক্ষা ও বল-বীর্যের উৎসাহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে উ°হাদের কিছুতেই আর শ্রান্তি বা ক্রান্তি নাই। ঐ দুই মন্ত-মাতত্গ-সদৃশ মহাবীর করিশ-েডাকার ভ্রেদণেড পরস্পরকে নিবারণপূর্বক মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের বিনাশসাধনই উ'হাদের লক্ষ্য, দুইটি মার্জার বেমন ভক্ষদ্রব্য লাভার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট থাকে উ'হারাও তদুপে। কখন বিচিন্ন মন্ডল, কখন বিবিধ স্থান, কখন গোমটেক গতি, কখন গত প্রভ্যাগত, কখন তির্যক্ গতি, কখন বক্তগতি, কখন প্রহারের পরিমোক্ষ বা ব্যর্থাকিরণ, কখন বর্জন, কখন পরিধাবন, কখন অভিদ্রবণ, কখন আম্লাবন, কখন সবিগ্রহ অবম্থান, কখন পরাব,ও, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখন অপাব্ত্ত, কখন অপদূতে, কখন অবস্তাত, কখন উপন্যাস এবং কখন বা অপন্যাস ; উ'হারা এই সমস্ত বৃশ্ধকৌশল প্রদর্শনিপূর্বক পরিপ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াবল প্রয়োগের উপক্রম করিলেন। তখন জিতক্রম সন্থাবি উহার অভিসন্থি সন্স্পণ্ট ব্নিকতে পারিয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক আকাশে উথিত হইলেন। রাবণ তাঁহার গতি অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া তথায় দন্ডায়মান রহিলেন। সন্থাবৈর জয়শ্রী লাভ হইল। তিনি রাবণকে খ্ন্থশ্রমে কাতর করিয়া বায়্বেগে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামের সমরোংসাহ বার্ধত হইয়া উঠিল। তংকালে বৃক্ষ ও ম্গুপক্ষিগণও সন্থাবিকে সম্বর্ধনা করিতে লাগিল।

একচমারিংশ লগ ॥ তখন রাম কাঁপরাজ স্থাতিবের সর্বাধ্যে স্ভূপন্ট বৃশ্বচিক্ত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিজগনপ্র্বক কহিলেন, সথে। তুমি আমার সহিত কোনর্প পরামর্শ না করিয়াই এইর্প সাহস করিয়াছিলে কিন্তু এইর্প সাহসের ক্যে করা রাজগণের সম্ভিত নহে। বীর! তুমি এই সমন্ত সৈন্যকে, বিভাষণকে এবং আমাকে, ষারপরনাই ব্যাকুল করিয়াছলে। তুমি অতঃপর আর এইর্ক্ত কারও না। দেখ, যদি দৈবাং তোমার কোনর্প ভালমন্দ ঘটে তবে আমার ক্রিক্তারে লইয়া কি হইবে। ভরত, ক্রিক্ত লক্ষ্মণ, শহুষ্মা, অধিক কি, নিজের ক্রিয়াই বা কি হইবে। ভরত, ক্রিক্ত লক্ষ্মণ, শহুষ্মা, আধক কি, নিজের ক্রিয়াই বা কি হইবে। তরত, ক্রিক্ত লক্ষ্মণ, শহুষ্মা, আধক কি, নিজের ক্রিয়াই বা কি হইবে। বার! আমি যদিচ তোমার বলবীর্য সমাক ক্রিন্ন, তথাচ তোমার অন্পশ্বিতিকালে নিজের মৃত্যুই ন্থির করিয়াছিলাম বিজকণে আমি রাবণকে প্রামহাদির সহিত বিনাশ, বিভাষণকে লংকারাজেন ক্রিড্রেক এবং ভরতকে অবোধ্যায় স্থাপনপ্র্বক স্বাং দেহত্যাগ করিব।

তখন স্বাহীৰ কহিলেন্ত্র স্থে! আমি নিজের বলবার্থ জ্ঞাত আছি, স্বতরাং তোমার ভার্যাপহারক দ্বোত্মা রাবণকে দেখিয়া বল কির্পে সহা করিয়া থাকি।

অনন্তর রাম স্থাবিকে অভিনন্দনপ্র্বিক লক্ষ্যণকে কহিতে লাগিলেন, বংস! আইস, আমরা ফলম্লবহলে বন ও স্শাতল জল আশ্রমপ্রিক সৈন্য বিভাগ ও ব্যহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। এক্ষণে আমি চতুর্দিকে লোকক্ষ্যকর ভবিণ ভরের কারণ উপন্থিত দেখিতেছি। অতঃপর বানর, ভক্তকে ও রাক্ষ্স বিস্তর ক্ষয় হইবে। দেখ, বার্ উগ্রভাবে বহমান হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভ্যাকিম্প, পর্বত সশব্দে কন্পিত, ভরুক্রর মেঘ কঠোর গর্জনপ্রেক রক্তর্থি করিতেছে, সন্থ্যা রক্তবর্ণ ও ভবিণ, স্থামণ্ডল হইতে জ্বলন্ত অন্নি নিঃস্ত হইতেছে, অন্ভ ম্গপক্ষিণণ স্থাভিম্থী হইরা ভরোৎপাদনপ্র্বিক দানস্বরে চীৎকার করিতেছে, রজনীর চন্দ্র একাত হীনপ্রভ এবং প্রলয়কালের ন্যায় উহার একটি কৃষ্ণ ও রক্ত পরিবেষ দৃষ্ট হয়; নক্ষণ্রগরের গতি আর প্র্বিৎ নাই। বংস! এক্ষণে এইর্প প্রক্ষণ যেন মহাপ্রলয়ের প্র্বস্কালের জাত আর প্রবিৎ নাই। বংস! এক্ষণে এইর্প দ্র্লক্ষণ যেন মহাপ্রলয়ের প্রস্কালের অন্ভ ভারন্বর। অতঃপর রণভ্যি বানর ও রাক্ষসের দেল শ্ল ও খড়ুগে আব্ত হইয়া রক্তমাংসম্ম কর্দমে প্রণ হইবে। চল, আজ আমরা বানরগণের সহিত দৃষ্প্রবেশ লঙ্কায় শীন্তই গমন করি।

মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া সম্বর শৈলিশিখর হইতে অবতরণপ্রেকি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্ধ্য কপিসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাহাদিগকে স্মৃতিজ্ঞত করিয়া শ্ভকণে শ্ভলানে যুন্ধালায় আদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং শরাসন গ্রহণপ্র্বক লংকার দিকে চলিলেন। স্মুগীব, বিভীষণ, হন্মান, জান্ববান, নীল ও লক্ষ্যা তাহার অন্সরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্বাদেষে কপিসৈন্য লংকার ভ্রিভাগ আছেল করিয়া চলিল। ঐ সমস্ত বীর কুঞ্জরাকার; উহাদের হস্তে গিরিশ্ণ্গ ও প্রকাশ্ড বৃক্ষ। সকলে অনতিবিলন্বে লংকাশ্বারে উপস্থিত হইলেন। লংকাপ্রী পতাকামন্তিত প্রাকারশোভিত ও তোরণসন্তিত; উহা অত্যুক্ত ও দ্রারোহ; উহা স্বরগণেরও অধ্যা। বানরগণ রামের নিদেশে ঐ প্রগী আক্রমণ করিল। নীরাধিপতি বর্ণ যেমন সাগরে, ভদ্রুপ রাবণ উহার উত্তরন্বারে অবস্থিত আছেন। রাম ও লক্ষ্যাণ সেই শৈলশ্ণ্যাক্ত অত্যুক্ত প্রশ্বার অবরোধ করিলেন। রাম ব্যতীত উহা রক্ষা করা অন্যের সাধ্যায়ন্ত নহে। দানবগণ যেমন পাতালপ্রগী রক্ষা করে, তদুপ অস্থ্যারী ভীষণ রাক্ষসেরা উহার চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা নিবীর্যের হাসজনক। তথায় বীরগণের অস্থ্য ও বর্ম সঞ্চিত রহিয়াছে।

সেনাপতি নীল মৈন্দ ও ন্বিবিদের সহিত প্র্থানের উপস্থিত হইলেন।
মহাবল অংগদ, ঋষভ, গজ, গবয় ও গবাকের সহিত দক্ষিণন্নারে গমন করিলেন।
মহাবীর হন্মান পশ্চিমন্বার এবং কপিরাজ স্থাতি প্রজ্ঞা, তরস ও অন্যান্য বারের সহিত মধ্যগ্রেম অবরোধ করিলেন। উত্তেম গতিবেগ গর্ড ও বায়য়য় অন্রপ। যথায় কপিরাজ স্থাবি সেইন্থানে বিদ্যাংশং কোটি বানর গিয়া সমবেত হইল। মহায়া বিভীষণ ও লক্ষ্যণ রামের করিলেন। স্থেম প্রজ্ঞাক্তমে প্রত্যেক ন্বারে কোটি কোটি বানরকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। স্থেম ও জান্বনান অদ্রে রামের পশ্চাম্ভাগে মধ্যগ্রেম অবস্থান করিলেন। ব্রেমণ দংগ্রাকরাল শার্দ্বের নাায় ভীষণ, তদ্দারা ব্রুক্ত ও শৈলশ্লগ স্থাকিব ক্রাধবশে স্ফাত হইয়া রাহল। উহাদের নথ ও দন্তই অস্ত্র, মুখ বিত্তি লাগেলে ক্রোধবশে স্ফাত হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কাহারও বল দশ বিত্তি কালগ্রে ক্রোধবশে স্ফাত হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কাহারও বল সম্পাম বিচিত্র ও অভ্যুত। উহাদিগকে দেখিলে উৎপাতকালীন শলভসমাগমের নাায় বোধ হইয়া থাকে। তৎকালে অনেকেরই বলবীর্থের পরিমাণ হয় না। উহাদের সমাগম বিচিত্র ও অভ্যুত। উহাদিগকে দেখিলে উৎপাতকালীন শলভসমাগমের নাায় বোধ হইয়া থাকে। তৎকালে অনেকে আসিতেছে এবং অনেকেই উপস্থিত; বোধ হইল যেন বানরসেন্যে আকাশ আচ্ছম ও প্রথিবী পরিপ্রে হইয়াছে। এতন্যভীত অন্যান্য বানর ও ভল্মক চত্দিক হইতে লগকান্বারে আসিতে লাগিল। তিক্ট পর্বত সমাগত সম্পত্ত সৈন্যে সমাব্ত, বানরেরা লংকার চতুদিক পর্বটন করিতে লাগিল। লংকাপ্রী বায়্র অগম্য, তথাচ উহারা বৃক্ষিলাহন্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাক্ষসগণ ঐ সমসত ইন্দ্রবিক্রম মেঘাকার বানরে উৎপ্রীড়িত হইয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল। সম্বাচর সেতৃ তেদ হইলে যেমন জলরাশির ভয়ওকর শব্দ হয় তদুপ ঐ সর্বব্যাপী বানরসৈন্যের একটি তুম্বল কলরব হইতে লাগিল। লংকাপ্রী শৈলকাননের সহিত বিচলিত হইল। বানরসৈন্য রাম লক্ষ্যাণ সম্গ্রীবের বাহ্বলে বিক্ষিত হইতেছে, উহা স্বগণেরও দুর্ধর্ষ বেয়ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাম মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রনঃ প্রনঃ কার্যনির্ণায় করিতে লাগিলেন। সামাদি চারিটি উপায়ের ক্রমপ্রয়োগ, তৎসাধ্য অর্থ ও তৎপ্রয়োজন তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি মনে করিলেন দন্ডব্যতীত কার্যসিদ্ধি করা রাজধর্ম। পরে বিভীধণের অভিপ্রায় অনুসারে তৎসাধ্যন উদ্যত হইয়া

কুমার অংগদকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, সৌম্য! ভূমি রারণের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে ভাহাকে গিয়া বল, রাক্ষস! আমরা সম্দুদ্র লক্ষ্মপূর্বক নির্ভাষে ও নির্পদ্রবে লব্কা অবরোধ করিয়াছি ; তুমি হতল্ঞী নক্টেম্বর্য ও মৃত্যুমোহে উপহত ; তোরে বলি, তুই এতকাল মোহ ও গর্বপ্রভাবে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অস্সর, নাগ, ধক্ষ ও রাজগণকে বে উৎপীড়ন করিয়াছিস, আজ তোর সেই ব্রহ্মার বরদর্প নিশ্চয়ই চূর্ণ হইল। একদে আমি ভার্যাপহরণ-দুঃখে তোর পক্ষে সাক্ষাং কৃতান্তস্বর্প হইয়া দ্বাররোধ করিয়া আছি। ধদি তুই আমার সহিত যুখ করিস'তবে নিশ্চয়ই দেবতা, মহর্ষি ও রাজ্বরিগণের গতিলাভ করিব। তুই যে বলবীর্ষে আমাকে অতিক্রমপূর্বক মারাকলে জানকীরে হরণ করিয়াছিস এক্ষণে তাহা প্রদর্শন কর্। রাক্ষস! বদি তুই জানকীরে প্রতিদানপূর্বক আমার শরণাপন্ন না হোস্ তবে নিশ্চরই আমি শাগিত শরে চিকোক রাক্ষসগ্ন্য করিব। ধর্মশীল বিভীষণ আমার অনুগত, অতঃপর তিনি নিম্কণ্টকে লণ্কার ঐশ্বর্ষ অধিকার কর্ন। তুই পাপী অন্যাত্মজ্ঞ, মূর্খেরাই তোর কার্যসহার, তুই অধর্মবলে ক্ষণমান্তও ঐত্বর্ষভোগ করিতে পাইবি না। তুই শৌর্য ও থৈর্য অবলন্দ্রনপূর্বক বৃন্ধ কর্, আমার শরে বিনন্ট হইলে তোর আজন্মসন্তিত পাপ কালন হইয়া যাইবে। বলিতে কি, বলি ভুই পক্ষির্প পরিগ্রহপূর্ব্ভ ত্রিলোক পর্বটন করিস তথ্যচ আমার দ্থিপথ অভিজয় করিতে পারিবি বা আকণে আমি তোরে হিতই কহিতেছি; তুই আপনার ওধনদৈহিক দান্দ্রি কার্বের অনুভান কর্। তোর ক্ষাবন আমারই আরব্ধ। অভ্যপর তুই রিংকাশ্রেরী আর দেখিতে পাইবি না, একণে ইচ্ছান্রর্প দেখিরা ল। মহাবার অধ্যদ এইব্প আদিক ইইবামার সাক্ষাৎ হ,ভাশনের ন্যায় দ্বীপত

মহাবার অণ্যদ এইর প আদ্বিদ্ধ ইইবামাত্ত সাক্ষাং হৃত্যশনের ন্যায় দাণিত তেজে গগনমার্গে বাতা করিলের। তিনি মৃহ্ত্রমধ্যে রাবণের নিকট উপদ্থিত হইরা দিখরভাবে দেখিলেন, মুরের্ণ সচিবগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তখন অপাদ উ'হার অনুরে আক্রিইটতে পতিত হইরা জ্বলন্ত বহির ন্যার দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহাকে আক্রাক্তার প্রদানপূর্বক সর্বসমক্ষে রামের কথা যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাক্ষ! আমি অবোধ্যাধিপতি রামের দৃত, কপিরাজ বালার প্রে, নাম অপ্যদ; বোধ হর আমি তোমার অপরিচিত নহি। একণে মহাবার রাম তোমাকে কহিয়াছেন, নিউরে! তুই বহিশতে হইয়া আমার সহিত বৃদ্ধ কর এবং প্রের হ। আমি তোরে প্রে-মিতের সহিত বিন্তা করিয়া তিলোক নির্নিশন্স করিব। তুই ক্ষিকাণের কণ্টক এবং দেব দানব যক্ষ রক্ষ গান্ধর্ব ও উরগাসনের পাত্র, আজ আমি তোকে উৎসক্ষে দিব। তুই যদি আমাকে প্রণিপাত করিয়া জানকী প্রত্যপণি না করিস তবে নিশ্চর লগ্ডার ঐশ্বর্শ বিভাষণেরই হইবে।

অপাদ এইর্প প্র্তিকঠোর কথা কহিতেছেন, ইতাবসরে রাবণ অতিমাগ্র জোধাবিদ্য হইয়া সচিবগণকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, সচিবগণ! তোমরা এখনই ঐ নির্বোধকে ধর এবং উহাকে বধ কর।

তখন চারিজন ভীষণ রাক্ষস রাবণের আদেশমার জবলত অপ্যারকরপ অপ্যাদকে তৎক্ষণাং গ্রহণ করিল। মহাবীর অপ্যাদও রাক্ষসগণের সমক্ষে আপনার বলবীর্য প্রদর্শনের জন্য গ্রহণের কোনর্প বিদ্যাচরণ করিলেন না এবং ঐ পত্তগবং বাহ্সংক্রণন চারিটি রাক্ষসকে লইয়া অত্যুক্ত প্রাসাদোপরি ক্রম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উৎপতনবেগে উহারাও স্থালিত হইয়া রাবণের নিকট পড়িয়া গোল। অনন্তর অধ্যাদ প্রাসাদ-শিখর শৈলশ্বেগর ন্যায় উন্নত দেখিয়া পদভরে আক্রমণ করিলেন। প্রে হিমাচলশ্ব্দা ইন্দের বন্ধাঘাতে বেমন চ্প ইইয়াছিল তদ্রপ ঐ প্রাসাদশ্বির উহার পদভরে চ্প ইইয়া গেল। অধ্যাদ প্রেঃ প্নঃ প্নঃ প্নামকীতনি ও সিংহনাদপ্রেক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং রাক্ষসগণকে ব্যথিত ও বানর্রাদগকে প্লাকিত করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বানরেয়া তাঁহার এই অদভ্ত বারকার্যে অত্যন্ত প্রতি হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তথন প্রাসাদ-শিখর চ্ব হওয়াতে রাক্ষসরাজ রাবণের ষৎপরোনাপিত ক্রোধ জিমিল এবং তিনি আপনার মৃত্যু আসল দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিংলন।

এদিকে জয়য়য় ব্যাপ্ত সংগ্রহণ হইলেন। গিরিকট্টপ্রমাণ স্বেণ স্থাতির আদেশে সর্বৃত্তালত সংগ্রহের জন্য কামরপৌ বানরে বেণ্টিত হইয়া, চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষরে সংক্রমণ করিয়া থাকেন, তদুপে লঙ্কার দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিছে লাগিলেন। বানরসৈনা লঙ্কার পরিপূর্ণ এবং উহা আসম্দ্র বিশ্তীণ ; রাক্ষসেরা এই শত শত আক্ষোহিণী সেনা নির্ক্তিশন্বক অতিমান্ত বিশিষত, অনেকে ভীত হইল এবং অনেকে বৃদ্ধস্থিত প্রেলিকত হইয়া উঠিল। লঙ্কার প্রাকারোপার অসংখ্য বানরসৈন্য ; রাক্ষ্যস্থে প্রেলিকত হইয়া উঠিল। লঙ্কার প্রাকারোপার অসংখ্য বানরসৈন্য ; রাক্ষ্যস্থে দেখিল উহা যেন বানররপ্র উপাদানে নির্মিত হইয়াছে। তথন সকলে ভাত হইয়া দীন মনে হাহাকার করিতে লাগিল। চতুর্দিকে তৃষ্ট্রল কোলালে উপান্ধত ; বীর-রাক্ষসগণ স্কান্সত সৈন্য লইয়া য্গান্ত বায়্র ন্যায় ইত্রিক বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

শ্বিচয়ারিংশ লগ ॥ অনুসূত্র রাজসগণ সর্বাধিপতি রাবণের গৃহপ্রবেশপ্রেক্
তাঁহাকে কহিল, মহারাজ√ রাম সসৈন্যে আসিয়া লংকা অবরোধ করিয়াছেন।
রাবণ এই সংবাদ পাইবামার যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শ্বিগ্রাছেন।
বার রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে শ্রনিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন,
যুন্ধার্থী অসংখ্য বানরসৈন্যে লংকাপ্রেরী পরিপ্র্ণ, বানরগণের ঘন সন্মিবেশে
লংকা পিণ্গলবর্ণ হইয়াছে। তন্দ্রেট রাবণ অভিমার চিন্তিত হইলেন এবং
কির্পে শ্রনিবাশ করিবেন মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন।
তিনি বহ্ন্কণ ধৈর্যের সহিত এই সমস্ত চিন্তা করিয়া রাম ও বানরগণকে
দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে রাম সসৈন্যে ক্রমশঃ প্রাকারের সার্রাহত হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন, প্রেরীর চতুদিকি রাক্ষসে পরিবৃতি ও স্রাক্ষত। ঐ বীর ধ্রজপতাকাশোভিত লঙ্কা নিরীক্ষণপূর্বক জানকীর উদ্দেশে দীন মনে কহিলেন, হা! এই স্থানে সেই ম্গলোচনা আমারই জন্য দ্বঃখ সহিতেছেন। জানকী শোকাকুল এবং অনাহারে কৃষ: ভ্রমশিষ্যাই ভাঁহার আশ্রর। রাম এই ভাবিয়া অভিমান্ন কারবেন। হাইলেন এবং বিলম্ব না করিয়া শত্রুবধে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অনশ্তর বানরগণ বৃশেষর আদেশ পাইবামাত্র সিংহনাদে দিগণত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। প্রত্যেকে মনে করিল, সর্বাপ্তে আমিই বৃশ্ধ করিব—আমিই গিরিশ্ভগশ্বারা লভকা চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং আমিই মুফ্টিপ্রহারে সমস্ত নিজ্পিট করিয়া দিব। এই ভাবিয়া বানরগণ প্রকাশ্ড গিরিশ্ভগ উত্তোলন ও



বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রণক্ষেত্রে দড়িইল। ঐ সময় রাক্ষসরাজ রাবণ প্রাসাদে আরোহণপূর্বক সৈনাগণের ব্যহিবিভাগ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, বানরেরা তাঁহাকে তৃণজ্ঞান করিয়া রামের প্রিয়োদ্দেশে দলে দলে লাক্ষায় প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐসকল স্বর্ণকান্তি বানরের মুখ অর্ণবর্ণ, উহারা প্রাণপণে রামের কার্যসাধনে উদ্যত। সকলে বৃক্ষশিলা গ্রহণপূর্বক, লাক্ষার অভিমুখে যাইতে লাগিল রুম্বিগ্রহার ও শিলাধাতে উহার প্রাচীর ও তোরণ চুর্ণ করিতে লাগিল এবং প্রস্কুর হল। কোন বীর সহস্র যুখের অধিপতি, কেহ কোটি যুখের এবং কেহ বা শত কোটি যুখের অধিনায়ক। ঐ সমস্ত মাতালাকার মহাবীরের মধ্যে কেহ কেহ কৈলাসশ্ভগতুল্য প্রেম্বার ভান করিতে উদ্যত, কেহ কেহ বা প্রাকারাভিমুখে মহাবেণে যাইতেছে, কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমানু এবং কেহ বা বারনাদে দিগন্ত প্রতিধনিত করিতেছে। মহাবীর রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রাজা

স্থাীবের জয় ; চতুর্দিকে কেবলই এই জয়ধর্নন। বানরগণ জয় জয় রবে দিগল্ত প্রতিধর্নাত করিয়া প্রাচীরের দিকে চলিল, বীরবাহন, স্বাহন, অনল ও পনস, ইহারা বহিঃপ্রাকার ভুন্ন করিয়া তথায় উপনিবিষ্ট হইল।

পরে বানরগণ স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাবল কুমুদ দশকোটি সৈনা লইয়া পূর্বন্বার অবরোধ করিলেন। বীর প্রসভ ও পনস বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত তাঁহারই সাহায্যে প্রস্তুত রহিল। মহাবীর শতবলি বিংশতি কোটি সৈন্য লইয়া দক্ষিণন্বার, তারাপিতা সংখেণ কোটি কোটি সৈন্য লইয়া পশ্চিমন্বার এবং মহাবীর রাম, লক্ষ্মণ ও সমুগ্রীব উত্তরন্বার অবরোধ করিলেন। মহাকায় গোলা**পালে ও** ভীমদর্শন গরাক্ষ কোটি সৈন্যের সহিত রামের পার্শ্ববর্তী হইল। শনুষাতী ধ্য় ভীমকোপ কোটি ভব্দকে পরিবৃত হইরা রামের অপর পার্শ্ব আশ্রয় করিল। মহাবীর্য বিভীষণ গদাহস্তে চারিজন সচিবের সহিত রামের সামিহিত হুইলেন এবং গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই কয়েকটি বীর সমস্ত বানরসৈন্য রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দিকে মহাবেগে ধাবমান হইতে লাগিল।

অনশ্তর রাবণ ক্রোধাবিন্ট হইলেন এবং সৈন্যগণকে শীঘ্র যুস্ধযাত্রা করিবার জন্য অনুজ্ঞা দিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহার এই আদেশ পাইবামার সহসা তুম্**র** কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। চন্দ্রবং পান্ডার-মূখ ভেরী সর্বন্ন স্বর্ণদন্ডবোগে আহত হইতে লাগিল। অসংখ্য শৃত্য ভীম রাক্ষসন্ত্রিক মুখমানুতে প্রণ হইয়া

যোর রবে ধর্নিত হইরা উঠিল। রাক্ষসেরা শক্তির্কিবং নীলকলেবর, উহারা মুখ্সংলগন শথেথ বকসংজিব্র জলদের স্থা শোলা পাইতে লাগিল এবং মহাপ্রলয়ের উচ্ছলিত সম্প্রের ন্যায় মহাস্থেতে হুল মনে নিগতি হুইল। বানরসৈন্য খন খন সিংহনাদ ক্রিকেটেছে। উহাদের ভীমরবে মলর পর্বত প্রতিধর্নিত হুইল। শংখ্যানি, দুর্ভিরের ও সিংহনাদে প্থিবী, অভ্যাক্ষি ও সম্প্র নিনাদিত হুইতে লাগিক। ইতিরির বৃংহিত, অশ্বের হেবা, রথের খর্মার বব এবং রাক্ষসগণের পদশন্দে ব্রক্তির স্থাক হুইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দৃই পকে ৻ির্যারতর যুখ্য উপস্থিত। রাক্ষসগণ স্ব-স্ব বলবীর্যের পর্ব প্রকাশপর্বেক প্রদীশত গদা এবং স্তীক্ষা শ্লে শক্তি ও পরশৃ ন্বারা বানর-দিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। বৃহৎকায় বানরেরাও উহাদিগকে গিরিশ্বণ বৃক্ষ নথ ও দল্ড ম্বারা মহাবেগে আঘাত করিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেবল সা্গ্রীবের জয় এবং রাক্ষসগণের মধ্যে কেবল রাবণের জয়, চতুদিকে কেবলই এই জর জয় শব্দ। উভয় পক্ষে বোখারা ক্ষাম উল্লেখপূর্বক স্থ-স্ব বীরখ্যাতি প্রচার করিতে ল্যাগ্লা। ভীম রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর এবং বানরগণ নিদ্রে ভূপেড়েঠ; রাক্ষসেরা বানর্যদগকে ভিন্দিপাল ও শ্লে প্রহার করিতে লাগিল এবং বানরেরাও ক্রোধভরে লম্ফ প্রদানপূর্বক উহাদিশকে বাহ্রকরে নিম্নে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উভরপকে ছোরতর বৃষ্ধ উপস্থিত, রণস্থল রন্তমাংসের কর্পমে পূর্ণ হইয়া গেল।

বিচম্বারিংশ দর্গ 🖫 অনন্তর দুইপকে সৈন্যদর্শনজ্ঞাত দার্ণ জোধ জন্মিল। বীর রাক্ষসেরা স্বর্ণমণ্ডিত অধ্ব, অফিনলিখার ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হস্তী ও স্বসংকাশ রথ লইয়া দশ দিক প্রতিধননিত করত নিগতি হইল। উহাদের স্বাধ্যে রুচির বর্ম এবং উহাদের কর্মও লোমহর্মণ। উহারা প্রত্যেকেই রাবণের জয়প্রী কামনা

করিতেছে। বানরসৈনা জয়লাভার্থ উহাদিগের অভিমাণে মহাবেগে দ্বইপক্ষে তুম্*ল ম্বন্দ*্বমূম্থ উপস্থিত। অন্থকাস্ত্র ষেমন ভগবান ব্যোমকেশের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল সেইরূপ মহাবীর ইন্দুজিৎ অণ্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্ধর্য সম্পাতি প্রজ্ঞের সহিত এবং হনুমান জম্বুমালির সহিত যুগ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রচন্ডকোপ বিভীষণ বেগবান শত্রবাের সহিত, মহাবীর গজ তপনের সহিত, তেজস্বী নীল নিকুস্ভের সহিত, স্থাবৈ প্রবসের সহিত এবং লক্ষ্মণ বৈর্পাক্ষের সহিত যুম্খ করিতে লাগিলেন। অন্দিকেতু, রশ্মিকেতু, মির্ঘা ও ক্জকোপ ইহারা রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ব্জুমুণিট মৈন্দের সহিত, অর্শনিপ্রভ ন্বিবিদের সহিত, ভীষণ প্রতপন নলের সহিত এবং বলবান স্যোগ বিদ্যান্যালীর সহিত বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তংকালে দুই পক্ষে তুমুল দ্বন্দ্বৰূপ উপস্থিত। রাক্ষ্ম ও বানরগণের দেহ হইতে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিক। কেশজাল ঐ নদীর শাদ্বল এবং দেহ কাণ্ঠরাশি। মহাবীর ইন্দুজিং ক্রোধাবিণ্ট হইয়া ইন্দ্র যেমন বজ্রপ্রহার করেন সেইরূপ অঞ্চদকে লক্ষ্য করিয়া এক গদা প্রহার করিলেন। অধ্যদও ভংক্ষণাং তল্লিক্ষ্ণিত গদা গ্রহণপূর্বক তাঁহার স্বর্গখচিত রথ অধ্ব ও সার্রাথ চ্বর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রজন্ম সম্পাতিকে তিন শরে বিশ্ব করিল। মহাবীর অধ্বকণ প্রজ্ঞারক বিষ্ণাশ করিলেন। রথার্ড় জন্ব্যালী জোধভরে হন্মানের বক্ষে শক্তি নিক্তিশ করিল। মহাবীর হন্মান তাঁহার রথে লম্ফ প্রদানপূর্বক চপেটাঘাতে ক্রম চূর্প এবং তাহাকেও বিনল্ট করিলেন। প্রতপন সিংহনাদপূর্বক নলের ক্রমেটমাথে ধাবমান হইল এবং তাহাকে ক্রিপ্রহাতে শরবিশ্ব করিতে লাগিল। ক্রিক তংক্ষণাং তাহার চক্ষ্ণ উৎপাটনপূর্বক তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া দিলেন ও তংক্ষণাং তাহার চক্ষ্ণ উৎপাটনপূর্বক তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া দিলেন ও তংক্ষণাং আহার প্রথম যেন রণস্থলে বানরগণকে গ্রাস করিতেছিল, প্রিম্বির তাহাকে মহাবেগে সম্তপ্প বৃক্ষ প্রহার-পূর্বক বিনাশ করিলেন। ক্রম্প ভীমদর্শন বির্পাক্ষকে শর্মাকরে নিপ্রীভিত করিয়া পরিশেষে একমাত শুরি সমরশারী করিলেন। দুধর্ষ অণিনকৈতু, রশ্মিকেতু, মিশ্রঘা ও যজ্ঞকোপ রামকে অস্থাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, রাম প্রদীস্ত শর্মানকরে ঐ চারটি রাক্ষসের মুক্তক ছেদন করিলোন। বক্তমানিট মৈন্দের মূল্টিপ্রহারে নিহত হইয়া ত<del>ংকণাং সূত্রবিমানের ন্যার অণ্</del>ব ও রথের সহিত ভ্তেলে পতিত হইল। সূর্য বেমন রখিমখ্বারা জলদজাল ভেদ করেন সেইর্প নিকুড নীলাম্বন্তন্য নীলকে স্বতীক্ষা শরে ভেদ করিতেছিল। সে কিপ্রহাস্তে নীলের প্রতি শত শর নিক্ষেপপ্রবিক হাস্য করিতে লাগিল। নীল রথচার ম্বারা সার্থির সহিত তাহার মদতক ছেদন করিলেন। বন্তুমূষ্টি দ্বিবিদ রাক্ষসগণের সমক্ষে অর্শানপ্রভকে লক্ষ্য করিয়া এক গিরিশ্বণ নিক্ষেপ করিল। অর্শানপ্রভও ঐ বানরকে বন্ধুসংকাশ শরে অনবরত বিষ্ণ করিতে লাগিল। তখন স্বিবিদ শরবিষ্ণ হইয়া অতিমান ক্লোধাকিট হইল একং শালবৃক্ষ ম্বারা ভাহাকে রখ ও অশ্বের সহিত চুর্ণ করিয়া ফেলিল। বিদ্যুদ্যালী স্বর্ণশচিত লরশ্বারা স্থেণকে প্রহার-প্রবিক বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। স্বেশ এক প্রকাণ্ড শৈলশ্ভগ নিক্ষেপপ্র্বক তাহার রথ চ্র্ণ করিলেন। রথ চ্র্ণ হইবামাত বিদ্যুদ্মালী তংক্ষণাং গদাহদেত ভ্তৰে অবতীৰ্ণ **হইল। সংৰেণ**ও অতিমান কোধাবিষ্ট হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্বক উহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রতবেগে ধারমান হইলেন। ইত্যবসরে বিদ্যাম্মালী উত্থার বক্ষে গদা প্রহার করিল। স্বধেণ ঐ ভীষণ গদাঘাত তুক্ত করিয়া নিঃশব্দে উহার বক্ষঃস্থলে শিলা নিক্ষেপ করিলেন।

তথন বিদ্যামালী শিলাখণ্ড দ্বারা আহত হইয়া চ্পহ্দরে সমরাগানে শয়ন করিল। এইর্পে রাক্ষসেরা দেবগণের হস্তে দৈত্যের ন্যায় ঐ সমস্ত বানরবীর দ্বারা দ্বন্দর্শ্বশে ক্ষতিবিক্ষত ও বিনন্ধ হইতে লাগিল। রণস্থল ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, শর, বিপর্যাহত রখ, সাংগ্রামিক অন্ব, নিহত হস্তী, ভণ্ন বিক্ষিণ্ত চক্ত, অক্ষ, য্গা, দণ্ড এবং বানর ও রাক্ষসের খণ্ডিত অগ্গপ্রত্যাগে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে শ্গাল ও কৃক্ষরসকল ধাবমান; বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ উথিত হইতে লাগিল। তথন রাক্ষসগণ শোণিতগদ্ধে ম্ছিতি হইয়া প্নবার ঘোরতর মুন্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তংকালে কেবল রাহিকাল অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চতুশ্চমারিংশ সর্গা। অনশতর স্বাস্ত হইল; প্রাণহারিণী রাত্রি উপস্থিত। জাতবৈর জয়াথী বানর ও রাক্ষসের নিশায্ন্থ আরশত হইল। চতুদিকে ঘোরতর অন্ধকরে, তুই বানর, তুই রাক্ষস এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। মার্, বিদীর্ণ কর, আয়, পলাস কেন, সৈন্মধ্যে কেবলই এইর্প তুম্ল শব্দ। একে গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষসেরা কৃষ্ণপ্রি স্বর্ণ ক্বচধারী; স্ত্রাং উহারা প্রদীশ্ত ওর্ষধিষ্ক পর্বতের ন্যার নির্কিতি ইইতে লাগিল।

অন্তর উহারা জাথে অধার হইরা বিদ্যাণকে ভক্ষণপূর্বক মহাবেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। বানরেরাও জাধারিক ইইরা লক্ষ্য প্রদানপূর্বক স্বর্ণ-সন্দিত অব ও ভ্রেপ্তালার ধ্রজদ্প কিন্তালার দিতে খণ্ড খণ্ড করিতে আরুত করিল; হলতী, হল্ডারোহী ও ধ্রুপ্তালারাকিক রুখ আকর্ষণ ও দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণমধ্যে ঐ স্থানত রাক্ষসকে ক্রুভিত করিরা তুলিল। রাম ও লক্ষ্যণ ভ্রেপ্তালার শরে দুর্ঘি ও অদ্শা রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অব্বক্রাম্ব্ত রথচক্রসম্বিত ধ্রিল বোম্বাদিগের নের ও কর্ণ রোধ করিরা ফেলিল। ভর্মকর শোণিত নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভেরী, ম্দশা, পণব ও শংখর ধর্নান, রথচক্রের ঘর্ষর রব, অন্বের হেরা, নিক্ষিত্ত শন্তের শন শন শব্দ এবং বানর ও রাক্ষসের কলরবে সর্বত্ত একটা তুম্বল হইরা উঠিল। রণস্থলে কোথাও নিহত বানর, কোথাও পতিত প্রতিপ্রমাণ রাক্ষ্য এবং কোথাও বা দান্তি শ্রেণ ও প্রশ্ন; উহার সর্বত্ত রবের কর্ণম, উহা নিতান্ত দ্বের্জের ও একান্ত দ্বিতিক্রমণীর হইরা উঠিল।

ইত্যবসরে রাক্ষসেরা অনবরত শর বর্ষণপূর্বক হৃষ্ট মনে রামের অভিম্থে চলিল। উহারা ক্রোথভরে প্রাঃ প্রাঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। উহাদের ঘোর নিনাদ প্রলয়কালীন সম্দ্রগর্জনের ন্যায় বোধ হইল। রাম বজ্ঞশন্ত্র, মহাপার্শ্বে, মহোদের, বজ্রদংজ্র, শ্রুক ও সারণ এই ছয় জন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিমেষমাতে প্রদীশত ছয়টি শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা রামের শরে বিশ্বমর্ম হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। উহাদের কেবল প্রাণমাত অবশিষ্ট। মহারখ রাম জন্ত্রশত অশিনকর্প শরজালে তৎক্ষণাৎ দিক-বিদিক নির্মাল করিয়া দিলেন। যে-সমস্ত রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে ছিল তাহারা বহিষ্মুখপ্রবিষ্ট পতজ্গের ন্যায় বিন্দ্র হইতে লাগিল। তৎকালে চতুদিকৈ প্রক্রিশত স্বর্ণপূর্ণ শরে ঐ রাত্রি খদ্যোত-চিত্রিত শারদীয় রজনীর ন্যায় অনুমিত হইল। ব্রুশ্বাত্রি একেই ত ঘোর, তাহাদে

রাক্ষসগণের সিংহনাদ ও ভেরীরবে আরও ঘোর হইয়া উঠিল। যুদ্ধের কোলাহল চতুদিকৈ বিধিত হইতেছে, তন্দ্বারা গহর্রবহুল ত্রিক্ট পর্বত প্রতিধ্বনিত হইয়া থেন বাক্যালাপ আরম্ভ করিল। দীর্ঘাকার কৃষ্ণকায় গোলাল্যলেগণ বাহ্বকেটনে রাক্ষসগণকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে অধ্যদ ইন্দ্রান্ধতের সহিত যুন্ধ করিতেছিলেন। ইন্দ্রান্ধতের অন্ব ও সার্রাথ বিনন্ধ হইল, তিনি রথ হইতে অবতার্ণ হইয়া মহাকন্টে তথায় অন্তর্ধান করিলেন। তথন দেবতা ও ঋষিগণ অধ্যদের এই অন্তর্কুত বারকায় নিরীক্ষণপূর্বক তাঁহার যথোচিত প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। রাম ও লক্ষ্যুণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রান্ধতের যুন্ধপ্রভাব সকলেই জানিত, তাঁহার পরাজরে সকলেই হুন্ট ও সন্তুন্ট হইল। বিভাষণ, স্থাবি ও অন্যান্য বানর বারগণ অধ্যদকে বারংবার সাধ্বাদপ্রক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাপন্বভাব ইন্দুজিং অগ্যদের হস্তে পরাদত হইয়া অত্যন্ত কোধাবিষ্ট হইল। সে ব্রহ্মার বরে গর্বিত এবং মায়াপ্রভাবে অদৃশ্য, তংকালে বক্সকলপ স্মাণিত শব অনবরত নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগান্তে বিন্দু করিতে লাগিল। সে ক্টেযোধা, সে ঐ দৃই দ্রাতাকে কণকালমধ্যে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। সন্মুখ স্ক্রেড উ'হাদিগকে পরাভ্ত করা নিতানত দ্বেকর; ইন্দ্রজিং মায়াবল প্রয়োগ্রাক সর্বসমক্ষে উ'হাদিগকে অবসম করিতে লাগিল।

পশুচদারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম ক্রিজংকে অন্সন্ধান করিবার জন্য স্থেণের দ্বই দায়াদ, নীল, অভ্যাদ, শালি, দিববিদ, হন্মান, সান্প্রস্থ, ঋষভ ও ঋষভদ্কন্ধ এই দশজন যুখপুত্রিক আদেশ করিলেন। যুখপতিগণ রামের এই আদেশ পাইবামার অত্যন্ত হৃদ্দ ছুইলেন এবং ভীকণ বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক ইন্দ্রজিতের অন্সন্ধানার্থ আকাশের চতুদিকে মহাবেগে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রজিংও দিব্যাস্থ্য-জালে ঐ সমস্ত বানরের গতিবেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। যুথপতিগণ তামিক্ষিত নারাচাস্থ্যে ক্ষতবিক্ষত হইরা উঠিলেন। ইন্দ্রজিং মেঘাব্ত স্থেরি ন্যায় গাঢ় তিমিরে অদ্শা; তাঁহারা উহাকে কুরাপি দেখিতে পাইলেন না।

তখন ইন্দ্রজিং ক্রোধাবিষ্ট হইরা, রাম ও লক্ষ্যণকে নাগান্তে অনবরত বিদ্ধাকরিতে লাগিলেন। ঐ দৃই বীরের দেহ ছিল্লভিন্ন হইরা গেল এবং রগম্থ হইতে অনগল রুধিরধারা বহিতে লাগিল। উহারা কুস্মিত কিংশ্ক ব্কের ন্যার নিরীক্ষিত হইলেন। ইত্যবসরে কন্জলবং-কৃষ্ণকায় রন্তপ্রান্তনের ইন্দ্রজিং প্রছল অবস্থায় থাকিয়া রাম ও লক্ষ্যণকে কহিলেন, দেখ, তোমাদের কথা দুরে থাক, আমি বৃদ্ধকালে কথন মায়াবলে তিরোহিত হই তখন স্বরাজ ইন্দ্রও আমাকে দেখিতে পান না; প্রাণ্ড হওয়া ত স্বতন্ত্র। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে কঙ্কপরশোভিত শরে অতিমার বিদ্ধ করিয়াছি, অতঃপর রোষভরে এখনই যমালয়ে প্রেরণ করিব।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিং রাম ও লক্ষ্যণকে শরবিন্ধ করিয়া মহাহর্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রকাণ্ড শরাসন বিশ্ফারণপ্রেকি প্নেবার ভীয়ণ শরবৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উত্থাদের মর্মান্ডেদ করিয়া প্নঃ প্নঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্যণ নাগপাশে বন্ধ হইরাছেন। উত্যারা

নিমেষমধ্যে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। উ'হাদের সর্বাঞ্চা ক্ষতিবিক্ষত হইয়াছে। উ'হারা রক্জ্মন্ত ইন্দুধন্দের ন্যায় কান্পত কলেবরে তংক্ষণাং ভ্তলে পতিত হইলেন। উ'হাদের দেহ হইতে বিলক্ষণ রক্তমাব হইতেছে, উ'হারা নাগপাশে নিতালত পাঁড়িত, বালতে কি, তংকালে উ'হাদের দেহে এক অঞ্জালি স্থানও শরবিন্ধ হইতে অবশিষ্ট নাই। সর্বপ্রথমে রাম শর্রানকরে বিন্ধমর্ম হইয়া ভ্তলে পতিত হইলেন। ইন্দুজিতের শর র্ক্যুপ্থেষ্ত ও স্বচ্ছম্খ, উহা যখন যায় তথন নভোমন্ডলে উস্তান ধ্লিজালবং সমস্ত স্থান আছ্রে করিয়া যায়। বাম নারাচ, অর্ধনারাচ, ভলো, অঞ্জলিক, বংসদন্ত, সিংহদংশ্ম ও ক্ষ্রে শ্রায় আহত হইয়া জ্যাশ্ন্য কার্মাক পরিত্যাগপ্রাক বার-শ্রায় শ্রন করিলেন। তাঁহার ম্বিত্রহণের আর সামর্থ্য রহিল না। তন্দুক্তে লক্ষ্যুণ প্রাণরক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশ হইলেন। ক্ষলালেচন রাম অন্যের শরণ্য, লক্ষ্যুণ তাঁহাকে ধ্রাতলে শ্রান দেখিয়া যারপরনাই শোকাকুল হইলেন। বানরেরাও অতিমাত্ত সম্তন্ত হইল এবং রামকে বেন্টনপ্রক জলধারাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিল।

ষট্চয়ারিংশ দর্গা য় বানরগণ অভ্যন্ত ভীত ক্রম্ভ লাকাশ ও প্থিবী নিরীক্ষণ করিতেছিল, রয়ম ও লক্ষাণ নাগপাশে বন্ধ ইভাবসরে স্থাব ও বিভাষণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে নীল ভ্রেবিদ, মৈন্দ, স্বেণ, কুম্দ, অগণদ ও হন্মান ই'হারাও শীঘ্র তথায় অনুষ্ঠা করিলেন। রাম ও লক্ষাণ শরবিন্ধ ও নিশ্চেট, তাহাদের সর্বাঞ্গ শেন্তিকলিত, নিংশ্বাস মন্দ মন্দ বহিতেছে, তাহারা শরশযায় সভব্বভাবে শায়ান ই মিবিক্তম ভ্রুতেগের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া মৃদ্ মৃদ্ নিংশ্বাস ফেলিতেছেন। ও কুই মহাবীর রক্তান্ত দেহে হেমময় ধ্রজদণ্ডের ন্যায় পড়িয়া আছেন, ব্রথপতিলণ জলধারাকুল লোচনে উহাদিগকে বেটন করিয়া আছে। তন্দ্র্টে বিভীষণ ও স্থাবি প্রভৃতি বীরগণ অতিমান্ত ব্যথিত হইলেন। তৎকালে বানরেরা ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধান পাইবার প্রত্যাশায় মৃহ্মুর্হ্, চতুদিক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও আঝাশ নিরীক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু ইন্দ্রজিং মায়াবলৈ প্রচ্ছম, বানরেরা কিছ্তেই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। মহাবার বিভাষণ মায়াবিদ্যা জানিতেন। তিনিই কেবল মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে সম্ম্খন্থ দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রজিতের বীরকার্য তুলনা-রহিত এবং ব্লেখ কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দরী হইতে পারে না। বিভাষণই কেবল অল্বেষণ প্রসন্ধ্যে তাঁহার দর্শন পাইলেন।

অনশ্তর তেজ্ঞশ্বী ইন্দুজিং রাম ও লক্ষ্যাণকে শরশ্য্যার শয়ান দেখিয়া শ্বীয় বীর-কার্য পর্যালোচনা করিলেন এবং প্রতিমনে রাক্ষসগণকে প্রদাকত করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, বাহারা খর ও দ্বণকে বিনাশ করিয়াছে এক্ষণে সেই দ্ব বারি আমার শরে বিনন্ধ হইল। ইহারা এই নাগপাশবন্ধন কিছ্তেই ছেদন করিতে পারিবে না। সমস্ত খবি ও স্রাস্তর সমবেত হইলেও আজ্ল ইহাদের এই নাগপাশ হইতে ম্রিল নাই। আমার পিতা যে ভরে শোক ও চিন্তার কাতর ছিলেন, তিনি যে ভরে শব্যা স্পর্শ না করিয়াই রাত্রিবাপন করিতেন, যে ভয়ে লংকার সমস্ত লোক বর্ষানদীর ন্যার অত্যন্ত আকুল ছিল, আজ্ল আমি সেই ম্লহর অন্ধ এককালে নন্ধ করিলাম। এখন শত্র্গণের বলবিক্রম শরংকালীন মেছের নাার নিন্দল হইল।

মেঘের নাার । নন্দেশ হহল।

এই বলিয়া ইল্টান্তং ব্থপতি বানরাদগকে লক্ষ্ করিয়া শর প্রহার করিতে
লাগিলেন। তিনি নালের প্রতি নর শর এবং ফেল্টের বিক্ষ করিয়া হন্মানের
প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। অনত্তর স্থাকে ও শরভকে দ্ই দ্ই শরে বিশ্ব
করিয়া মহাবেগে গোলাভগ্লেশ্বর প্রতিশালর প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়া
ঘন ঘন সিংহনাদ আরক্ষ করিলেন এবং বানরবারগণকে এইয়্পে ভেদ করিয়া
ঘন ঘন সিংহনাদ আরক্ষ করিলেন এবং বানরগণকে ভর প্রদর্শনপূর্বক অটুহাস্যে
য়াক্ষসদিগকে কহিলেন, বার্ম্বার প্রতিতন ও নিক্ষেত্ত।

তথ্য ক্রাইয়ার্ছ। এখন উপ্রাি হততেন ও নিক্ষেত্ত।

তখন ক্টেষোধী রাক্ষসেরা ইন্দ্রজিতের এই অন্তর্ত কার্য দর্শনে বিক্সিত ও হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্যণ নিস্পন্দ ও নির্ছ্যাস হইয়া ভ্তলে শরান রহিরাছেন, তন্দ্র্টে রাক্ষসেরা উত্যাদিগকে বিনন্দ্রাম করিল এবং ইন্দ্রজিংকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে ইন্দ্রজিং রাক্ষসগণকে প্রাকৃত করিয়া মহাহর্ষে প্রপ্রবেশ করিলেন।

অনশ্তর কপিরাজ স্থানি রাম ও লক্ষ্যণের সর্বাধ্য শরবিন্দ দেখিয়া অতাশ্ত ভীত হইলেন। ক্লোধে তাঁহার নের্য্যলা আকুল এবং মুখ অপ্র্রুজনো সিন্তা। তল্পুন্দে বিভীষণ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, স্থানি। ভীত হইও না, বাল্পবেগ সম্বরণ কর, যুদ্ধ প্রায়ই এই প্রণালীতে হইয়া থাকে, জয়লাভ কদাচই নিতা ও নিরত হয় না। এক্ষণে যদি আমাদের অদৃষ্টবল থাকে ত এই দুই বাঁর এখনই মোহমুক্ত হইবেন। তুমি আশ্কৃত হও, আমি অনাথ, আমাকেও আশ্বাস দাও।

বিভীষণ এই বলিয়া কপিরাজ স্থাতিবের নেগ্রম্গল জলার্চ হলেত মার্জিত করিয়া দিলেন। পরে এক গণ্ড্য জল বিদ্যাবলে মন্ত্রপত্ত করিয়া তন্ধারা তাঁহার দ্ইটি নেগ্র প্রকালন করিলেন এবং ন্বহলেত তাঁহার মুখ্যার্জনপ্রকি প্রকৃত অবসরে খারে খারে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! এখন শোকবেগ সংবরণ কর। এই সংকটকালে অতিন্দেহও মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। তুমি এই কার্যনাশক চিত্তবৈকলা দূর কর। রামের সম্মুখ্যথ এই সমুস্ত সৈন্য ভরে অত্যুক্ত

বিহ্নল হইয়াছে, ইহাদের শৃভাচনতা করা তেমের আবশ্যক। অথবা যতক্ষণ রাম এইর্প বিচেতন থাকিবেন তাবং তুমি ইংহাকে রক্ষা কর। ইনি ও লক্ষ্যুণ উভরে সংজ্ঞালাভ করিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। দেখ, এইর্প অবন্ধা ত রামের পক্ষে কিছ্ই নয়, লক্ষণদৃষ্টে স্পন্টই বোধ হয় ইনি কদাচ মরিবেন না; যে শ্রী মৃতলোকের দ্ল'ভ, ইংহার সর্বশরীরে তাহা কিছ্ই পরিহীন হয় নাই। স্থাবি! শান্ত হও এবং ন্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বন্ত কর। আমিও সমস্ত সৈন্যকে প্নরায় স্ক্রিথর করিতেছি। ঐ দেখ, বানরগণ ভয়বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর করে করের করিবেছে। এক্ষণে ইহারা ভ্রুক্ত্র্ব মাল্যের ন্যায় ভয় দ্র করিয়া ফেল্ব্র । বিভীষণ স্থাবিকে এইর্প প্রবোধ দিয়া ছিয়ভিয় প্রায়মান সৈন্যগণকে আশ্বন্ত করিতে জাগিলেন।

এদিকে মায়াবী ইন্দ্রজিং সসৈন্যে লংকা প্রবেশ করিলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণের সমিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব ক কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, পিতঃ। রাম ও লক্ষ্যণ কিন্দট হইয়াছে।

রাবণ এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামান্ত গাত্রোখ্যানপূর্ব ক হৃষ্টামনে ইন্দ্রভিংকে আলিশ্যান করিলেন এবং তাঁহার মুস্তক আন্ত্রাণ করিরা আনুপূর্বিক সমুস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন।

তখন ইন্দ্রজিং রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে ক্রিই করিয়া ষের্প নিন্প্রভ ও নিশ্চেট করিয়াছেন রাবণকে তাহা জ্ঞাপন ক্রিটেন। রাবণ ষারপরনাই সন্ত্ওট হইলেন। রামের ভয় তাঁহার বিদ্বিত হুইন্ট গেল। তিনি হ্পটবাকো বারংবার ইন্দ্রজিংকে অভিনন্দন করিতে লাথিক্রি

সশ্ভচমারিংশ দর্গ ॥ বানুষ্ঠান রামকে বেন্টনপূর্বক রক্ষা করিতেছে। মহাবীর হন্মান, অন্সদ, নীল, ক্রিন্দ, স্বেণ, নল, গজ, গৰাক্ষ, পনস, সান্প্রদ্ধ, জাম্ববান, ঋষভ, স্কুল, রম্ভ, শতবিল ও প্থেইহারা বন্ধের সহিত রামকে রক্ষা করিতেছেন। বহুসংখ্য সৈন্য বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক তথার দশ্ভায়মান আছে। উহারা চতুদিক ও আকাশ ধন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে এবং একটিমাত্র তৃণ নড়িলেও রাক্ষস বলিয়া অনুমান করিতেছে।

এদিকে রাবণ ইন্ট্রজিংকে বিদায় করিয়া, হৃষ্ট্রমনে স্বীতারক্ষক রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিলেন। গ্রিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীরা তাঁহার আন্দেশে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। রাবণ প্রেকিত মনে উহাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসীগণ! তোমরা একণে জানকীরে গিয়া বল, মহাবীর ইন্ট্রজিং রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছেন। আর তাহারে একবার প্রশেক রথে লইয়া রণস্থলে ঐ দুইজনকে দেখাইয়া আন। জানকী বাহার আশ্রয়গর্বে আমার প্রতি এতদিন বিম্থ হইয়া আছে, তাহার সেই ভর্তা রাম শ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিনন্ধ হইয়াছে। এখন রামের আশা তাহার আর নাই এবং রামের শব্দাও তাহার আর নাই, এখন সে নির্দেবণে স্বেশে আমার হইবে; আজ সে অগত্যা আমারই হইবে।

তখন রক্ষেসীগণ প্রশেক রখ লইয়া অশোকবনবাসিনী সীতার নিকট গমন করিল। সীতা ভর্তশোকে পরাক্ষিত; রাক্ষসীগণ তাঁহাকে লইয়া প্রশেক আরোহণপূর্বক ধ্রক্ষপতাকাশোভিত লঙ্কায় বিচরণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই রাম ও ক্ষমুণের মৃত্যুসংবাদ লভকার স্বারে স্বারে প্রচার হইয়া উঠিল।

অন্তর জানকী ব্রিজ্ঞটার সহিত রণস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বানর-সৈনা বিন্দু এবং রাক্ষ্পেরা একান্ত হৃদ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আছে। দেখিলেন, বানরবীরেরা দ্থেশ কাতর হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের পাশ্বে উপবিষ্ট এবং রাম ও লক্ষ্মণ অঠিতনা হইয়া শরশ্বায় পতিত আছেন। তাঁহাদের বর্ম ছিয়ডিয়; শরসেন বিক্ষিণ্ড এবং সর্বাধ্য শরবিদ্ধ। তংকালে তাঁহারা য়েন কেবল শরময় হইয়া আছেন। জানকী ঐ দুই প্রভাৱীকলোচন বীরকে কুমারের নায় বীরশব্যায় শয়নে দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং উভাদিগকে ধ্লিতে লানিতে দাখিয়া জলধারাকুললোচনে কর্ণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।



মণ্টদারিংশ সার্গ ॥ অনন্তর জানকী শোকাকুল হইয়া এইর্প বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! দৈবজ্ঞ ব্লান্ধালেরা আমায় কহিতেন, তুমি অবিধবা ও প্রবতী হইবে, আজ রাম বিনণ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন, তুমি যজ্ঞশীল রাজার মহিবী হইবে, আজ রাম বিনণ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন, তুমি বীর রাজগণের পত্নীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া থাকিবে, আজ রাম বিনণ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। কুলস্ত্রীরা যে-লক্ষণে রাজ্যেশ্বর স্বামীর সহিত অধিরাজ্যে অভিষিদ্ধ হন, আমার করচরণে সেই পদ্মচিক বিদ্যমান। দুর্ভাগা দ্বী যে-সমস্ত দ্বর্লক্ষণে বিধবা হয়, বলিতে কি, আমার তাহা কিছুই নাই; কিন্তু স্বলক্ষণ সত্ত্বে আজ্ব আমার সকলই মিথ্যা হইল। সাম্বিক শাস্তে কহে, যদি স্বীলোকের করচরণে পদ্মচিক থাকে তবে তাহার ফল অব্যর্থ, কিন্তু রাম



বিনন্ট হওয়াতে সেই সমস্ত শাদ্র ও লক্ষণ মিথ্যা হইল! আমার কেশপাশ স্ক্রে, সম ও নীল: ভ্রুয়্গল পরস্পর-বিশ্লিষ্ট; জব্দা রোমশ্ন্য ও গোলাকার: দন্তপংক্তি ঘন ও সংশ্লিকট : ললাট ঈষৎ উচ্চ : নেত্র, হুস্ত, পদ, গঢ়ুক্ত ও উর্ সমপ্রমাণ : অপ্যালিদল স্নিপ্ধ সমমধ্য ও ববরেথার অভ্কিত : নখর গোলাকার, দতনদ্বয় নিবিড় ও কঠিন, চ্যুচ্কে নিমণ্দ ; নাভি মধ্যে নিন্দ ও পাশ্বে উন্নত ; বক্ষ উচ্চ ; বর্ণ মণিবং উল্জন্ত ; গাত্রলোম কোমল ; এবং হালা মৃদুমন্দ ; এই সমস্ত চিহ্নে স্ত্রীলকণজ্ঞেরা আমায় স্কুলক্ষণা বলিত। জ্যোতিঃশাস্ত্রনিপূর্ণ **রান্মণগণও কহিতেন, আমি রাজরাজেশ্বরের সহিত রাজ্যে অভিষিত্ত হইব, এখন** সে-সমস্তই মিখ্যা হইল। হা! এই দুই ভ্রাভা জনস্থ্যনের কণ্টক দুর করিলেন, আমার ব্তান্ত সংগ্রহ করিলেন এবং মহাসম্দ্র পার ক্রেলন ; এই সমস্ত দ্নুকর-সাধন করিয়া পরিশেষে কি গোল্পদে বিনন্ত ক্রিন। এই ক্ই বীর বার্ণ, আন্দের, ঐন্দ্র ও ব্রহ্মণির নামক অন্ত অধিক্ষু করিয়াছেন ; ইংহারা সংকটকালে সেই সকল অস্ত্র কেন স্মরণ করিলেন বিশ এই দুই বাঁর এই অনাথার নাথ, হা! ইন্দ্রজিং কেবল মারাবলে অদু বৃতি ইয়াই ই'হাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। শানু যদি মনোবং বেগগামী হয় কিন্দুট রামের সহিত সম্মুখবৃদ্ধে প্রাণ লইয়া কদাচ প্রতিনিব্ত হইতে পারে আন কলের পক্ষে অতিভার কিছুই নাই, কৃতাত একাতে দুনিবার নাচং ক্রম একাশ্ত দর্নিবার, নচেং हुन्से লক্ষ্মণ কদাচ বিনষ্ট হইতেন না। এক্ষণে আমি ই'হাদের জন্য শোকাকুল মিহি. জননীর জন্যও শোক করি না, কেবল শ্বশ্র্যুর **জনাই আমার দ**ুঃখ। তিনি কেবলই ভাবিতেছেন, হা! কবে আমি জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বনবাস হইতে প্রতিনিব,ত দেখিতে পাইব।

তখন রাক্ষসী ত্রিজটা জানকীরে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিল, দেবি! তুমি বিষয় হইও না, ভোমার ভর্তা রাম জীবিত আছেন, আমি যেজন্য এইরূপ কহিতেছি তাহার উপযুক্ত কারণ শ্ন। ঐ দেখ, যোম্খাদিগের মুখ কোপাকুলিত ও হর্ষে একানত উৎসকে। যদি অধিনায়ক রাম বিনষ্ট হইতেন তাহা হইলে উহাদের ঐর্প ভাব কদাচই দৃষ্ট হইত না এবং এই দিব্যবিমান প্রণকও তোমাকে ধারণ করিত না। আমি প্রীতিপূর্বক তোমাকে কহিতেছি, রাম বিনষ্ট হইলে বানরসৈন্য এইর্প নির্দিবগন ও নিশ্চিম্ত হইয়া থাকিত না। ইহারা এতক্ষণে কর্ণধারশূন্য নৌকার ন্যায় নির্গুসাহে দ্রমণ করিত। অতএব তুমি আশ্বস্ত হও ; আমি সাখকর অনামানে বানিতেছি, রাম ও লক্ষাণ বিনণ্ট হন নাই। দেবি! তুমি চরিত্রগর্গে আমার প্রীতিকর এবং স্বভাবগর্গে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ। আমি পূর্বে তোমায় কখন মিধ্যা প্রবোধ দেই নাই, এখনও দিতেছি না : বালতে কি. সারাসার ইন্দ্রও ঐ দাই বীরকে বিনণ্ট করিতে সমর্থ নহেন। আমি তাঁহাদের তাদৃশ আকারদৃষ্টেই তোমায় এইর্প কহিলাম। জানকি! এইটিই আশ্চর্য যে, ই'হারা নাগপাশে হতচৈতন্য হইয়া নিপতিত আছেন, কিন্তু ই'হাদিগের শ্রীসোন্দর্য কিছুমার পরিহীন হয় নাই। বাহার প্রাণ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



নণ্ট হয় তাহার মূখ নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। এক্ষণে তুমি ই'হ্যাদগের জন্য আর শোক করিও না এবং দঃখে ও মোহ পরিত্যাগ কর।

তথন স্বক্ন্যার্পিণী জানকী চিজ্ঞটার এইর্প কথা শ্নিয়া কৃতাঞ্জিপ্টে কহিলেন, সথি! তুমি যের্প কহিতেছ এক্ষণে তাহাই সত্য হউক।

অনশ্তর জানকী মনোবং বেগগামী বিমান প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লঙকায় প্রবেশপ্রেক গ্রিজটার সহিত তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। রাক্ষসীরা তাঁহাকে অশোকবনে লইয়া গেল। জানকী ঐ বৃক্ষবহুল রাক্ষসরাজের বিহারভূমি অশোক-বনে প্রবেশ করিয়া রাম ও লক্ষ্যণের চিশ্তার অতিশর কাতর হইয়া উঠিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ রাম ও লক্ষাণ ঘোর নার্থ্যকৈ বন্ধ ; উ'হারা শোণিতলিণ্ড नााग्र निर्मान হইয়া ভ্রন্তংশার ফোলতেছেন এবং প্রভাতি বানরগণ শোকাকুল মনে ঐ দাই ক্রিভাকে বেশ্টন করিয়া আছেন ; ইতাবদরে মহাবীর রাম যদিও নাগপাশে দুর্ভিট বন্ধ, তথাচ দৈহিক দুঢ়তা ও বলের আতিশব্যহেতু শীপ্তই সচেতন হিটোন এবং দ্রাতা সক্ষাণকে দীনবদনে শ্মান দেখিয়া কর্ণকণ্ঠে কহিতে ব্যিলেন, হা! আৰু বখন বীর কক্ষাণকে প্রাজিত ও ভাতলে পতিত দেখিলাম উখন আমার জানকীলাভে কাজ কি এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি এই মর্ত্যলোক অনুসন্ধান করিলে জানকীর ভূল্য নারী অবশাই পাইতে পারি কিন্তু লক্ষ্যণের তুল্য ভ্রাতা সহায় ও বোধা আর পাইব না। একণে যদি ইনি প্রাণড্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমিও সর্বসমক্ষে দেহপাত করিব। হা । আমি কোঁশল্যা, কৈকেয়ী ও প্রদর্শনার্থিনী স্মিরাকে কি বলিব। আমি যদি লক্ষ্যণ ব্যতীত অবোধ্যার বাই তবে সেই বিবংসা শোকে কুররীবং ক-পমানা স্মিত্তাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব এবং প্রাতা ভরত ও শত্মানুকেই বা কির্পে এই কথা বলিব, লক্ষ্যণ অরণাবাসে আমরে সংগী হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি তদ্ব্যতীত গ্ৰহে প্ৰত্যাগমন করিলাম। বলিতে কি, সংমিতা যথন এই উপলক্ষে আমায় ভর্পনা করিবেন আমি ভাহা কদাচ সহ্য করিতে পারিব না ; অতএব এই স্থানে দেহপাত করাই আমার শ্রেমঃকলপ। হা! আজ কেবল আমারই জন্য বীর লক্ষ্মণ শরশব্যায় মৃতবং পতিত আছেন, আমি অত্যন্ত কুকর্মানিবত ও নীচ, আমাকে ধিক্। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি শোক-দঃথের সময় আমাকে প্রবোধ দিতে, কিন্তু আজ আমি কাতর হইয়াছি, তুমি মৃতকন্প ও পতিত আছ বলিয়া আমাকে সশ্ভাষণ করিতে পারিতেছ না। বারি! বধার তুমি স্বহস্তে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনন্ট করিলে আজ স্বয়ংই সেই স্থানে শয়ন করিয়া আছ? ডোমার সর্বাঞ্গ রক্তান্ত, তুমি শরাজ্বর ও শরশব্যার শরান, এইজন্য অস্তগমনোকা্থ স্বার্বের ন্যায় নির্বাক্ষিত হইতেছ। **ভূমি মর্মে-মর্মে শর্**রিক্ষ, ভক্মিকশ্বন নীর্ব হইয়া আছ্

কিন্তু তোমার দূগিট ও মুখরাগে প্রহারপীড়া ব্যক্ত হইতেছে। তুমি অরণ্যবাসে আমার অনুগামী হইয়াছিলে, আজ আমিও যমালয়ে তোমার অনুসরণ করিব। তুমি স্বজনবংসল এবং আমারই নিত্য অনুগত : এক্ষণে কেবল এই অনার্য নীচেরই দ্বনীতিনিবন্ধন তোমায় এই দশা সহিতে হইল। বীর! তুমি অতিকোধেও যে আমায় কখন কট্রিন্ত করিয়াছ ইহা মনে হয় না। তোমার বিক্রম অসাধারণ : তুমি এক বেগে পাঁচ শত বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাক, সূতরাং কার্তবীর্য অপেক্ষাও তোমার বলবীর্য স্থাধক। হা! বিনি শরজালে স্বররাজেরও শর্বেগ বারণ করিতে পারেন সেই উৎকৃত-শব্যাশায়ী আজ মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। আমি যে বিভীয়ণকে রাক্ষসগণের অধিরাজ করিতে পারিলাম না এক্ষণে এই মিথ্যা-প্রলাপ নিশ্চরই আমার দশ্ধ করিবে। সুগুরীব! আমি শোকাকুল বলিয়া ভূমি দাবলিপক্ষ ইইয়াছ, এক্ষণে রাবণের হলেত নিশ্চর পরাভাত ইইবে, অতএব এই মুহাতে ই প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! তুমি অঞ্চদ নীল নল এবং সোপকরণ সমস্ত সৈন্য লইয়া সাগর পার হইয়া যাও। তুমি অতি দৃত্করসাধন করিয়াছ। ঋক্ষরাজ, গোলাপ্সালেশ্বর, অখ্যদ, মৈন্দ ও ন্বিবিদ ই'হারা অতি বিচিত্র ও জন্ডতে কার্য করিয়াছেন। মহাবীর কেশরী, সম্পাতি, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ ও অন্যান্য বানরও প্রাণপণে ঘোরতর যুখ্য করিয়াছেন 📞 এই সমস্ত কার্য অবশ্যই আমার পরিতোবের হইয়াছে, কিন্তু মন্ত্র কখন ক্রেইক অতিক্রম করিতে পারে না' তুমি আমার মিত্র ও ধর্মভার, এক্সণে তিরামার যতদরে সাধ্য তুমি তাহা করিলে কিম্তু তাহা আমারই ভাগ্যদোৰে বিশ্বত হইল। বানরগণ! তোমরা মিত্রকার্য করিয়াছ, এক্ষণে আমি কহিতেছি বথুয়ে। প্রস্থান কর।

তথন বানরগণ রামের এই কাহ্নীমন্ত শ্রবণপূর্ব ক অশ্রন্থাত করিতে লাগিল।

ঐ সময় বিভাষণ সৈন্যগণকে প্রেম্পর করিয়া গদাহস্তে শীন্ত রামের নিকট
আসিতেছিলেন। বানরগণ ঐ ক্রিকায় মহাবীরকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া
ইন্দ্রাজিংবাধে ইতস্ততঃ ক্রিয়ন করিতে লাগিল।

পঞ্চাশ সর্গা। তখন স্থাবি কহিলেন, দেখ, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে নোকা যেমন অস্থির হইয়া থাকে সেইর্প এই সৈন্য সহসা কি জন্ম আকুল হইয়া উঠিল। অংগদ কহিলেন, তুমি কি দেখিতেছ না, রাম ও লক্ষ্যণ শর্রবিশ্ধ ও শোণিত-লিশত হইয়া শয়ান আছেন।

স্থাবি কহিলেন, না, অপর কোন নিগ্ছে কারণ থাকিবে, বোধ হয় ভয়ই কারণ। ঐ দেখ সৈন্যগণ অস্থাসত পরিত্যাগপ্রেক ভয়-বিস্ফারিত লোচনে বিষমবদনে পলায়ন করিতেছে। উহারা এই ভীর্জনোচিত কার্বে কিছ্বতেই লস্কিত নহে, কেহই পশ্চাং দিকে দ্ঘিপাত করিতেছে না, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সকলে পতিত ব্যক্তিকে লন্দন করিয়া চলিয়াছে।

ইতাবসরে বিভাষণ আগমনপূর্বক স্থাবি ও রামকে জয়াশবিদি করিলেন।
তথন কপিরাজ স্থাবি বানরভাষণ বিভাষণকে নিরীক্ষণ করিয়া জান্ববানকৈ
কহিলেন, মহাত্মা বিভাষণ উপস্থিত, বানরেরা ই'হাকে দেখিয়াই ইন্দুজিং আশংকা
করিয়াছিল এবং সেইজনাই সভয়ে মহাবেগে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে তুমি
উহাদিগকে স্কিশ্ব কর, বল, ধর্মাত্মা বিভাষণ উপস্থিত।

তখন জ্বাম্ববান আম্বাসবাক্যে বানরগণকে প্রতিনিব্ত করিলেন। বানরের। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভীষণকে নিরীক্ষণপূর্বক নির্ভাৱে প্রতিনিব্র হইল। পরে বিভীষণ রাম ও লক্ষ্যণকে তদকপ দেখিয়া অত্যনত ব্যথিত হইলেন এবং জলার্দ্র হৈতে উত্থানের নেত্রযুগল মার্জনা করিয়া শোকাকুল মনে সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন, হা! এই দুই বীর মহাবল ও যুন্ধপ্রিয়, রাক্ষ্যেরা কেবল কুট্যুন্থে ইত্যাদিগকে এইর্প শোচনীয় দশায় ফেলিরাছে। ইত্যারা ধর্মযুন্থে রত, কিন্তু আমার দ্রাত্পর্য দ্রাত্থা ইন্দ্রজিৎ অতি কুসন্তান। সে কৃটিল রাক্ষ্যী ব্রন্থিপ্রভাবে ইত্যাদিগকে বন্ধনা করিয়াছে। ইত্যারা শর্রাবন্ধ ও শোণিতলিন্ত, এক্ষণে ধরাতলে শয়নপূর্বক কন্টকাকাণ শল্বকার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। আমি যাঁহাদের বাহ্বলে রাজ্যপদ কামনা করিয়াছিলাম এক্ষণে তাঁহারাই মৃত্যুর জন্য শয়ান। বলিতে কি আজ আমার জাবিন্মাত্যু, রাজ্যকামনা দ্র হইল এবং পরম শন্ত্র রাবণেরও জানকার অপরিহার-সংকল্প পূর্ণ হইল।

তখন স্থাবি বিভাষণকে আলিজ্যন করিরা কহিলেন, ধর্মশাল ! তুমি নিশ্চরই সঙ্কা অধিকার করিবে। সপত্ত রাবণ কদাচই প্রতিমাহ হইবে না। এই দুই দ্রাভাগর্ডের উপাসক, ই'হারা অবিলন্তেই বাতিয়োহ হইবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিবেন।

স্থাীব বিভাষণকে এইর্পে সাম্বনা ও আম্মার প্রদানপ্রক পার্শবাদ্ধ বিশ্ব স্থাবিশ্ব স্থাবিশ্ব সাম্বন্ধ প্রাম্থ বিশ্ব সাম্বন্ধ প্রেপ্ত কহিলেন, আর্ব ! বাবং রাম প্রাম্থ কিন্দুর গদেন তাবং তুমি ই'ছাদিগকে লইরা অন্যান্য বানরের মৃতি কিন্দ্ধির গমন কর। এই অবসরে আমি স্বরংই রাবণকে প্রতিমতের সুহিত বিনাশ করিব এবং ইন্দ্র যেমন প্রহস্তগত দেবশ্রীকে উন্ধার করিরাছিলেন সেইর্প জ্ঞানকীরে উন্ধার করিব।

তথন স্বেশ কহিলেন, বংস। বামি প্র্কালে দেবাস্ব-সংগ্রাম দেখিয়াছি।

ঐ ব্দেধ শঙ্গাবিশারদ দানবের। মহাবীর স্বগণকে দানবা মায়ায় মোহিত করিয়া
বনাশ করে। স্বগগ্র ব্রুপীত মন্তাত্মক বিদ্যা ও ওর্ষধপ্রভাবে ঐ সমঙ্গত
পাঁড়িত হতজ্ঞান ও বিনষ্ট দেবতাকে চিকিংসা করিতেন। এক্ষণে সম্পাতি ও
পন্স প্রভৃতি বানরগণ সেই উর্ষধির জন্য মহাবেগে ক্লীরোদ সাগেরে যাত্রা কর্ন।

ঐ ঔর্ষধির নাম বিশল্যকরণা সঞ্জীবনা, উহা দেবনিমিত ও পার্বত্য, উহা
বানরগণের অপরিচিত নহে। যে স্থানে অম্তমন্থন হইয়াছিল সেই ক্লীরোদ
সম্দ্রে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দেবনিমিত দ্বইটি পর্বত আছে। তথার ঐ ঔর্ষধি
প্রাণ্ড হওয়া যায়। এক্ষণে এই প্রন্নন্দন হন্মানই সেই স্থানে যাত্রা কর্ন।

ইতাবসরে সহসা নভাম-ভলে মেঘ উখিত হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতে লাগিল এবং বায় প্রবলবেগে সম্মুদ্রকে ক্ষ্বিভত ও পর্বতসকল কদ্পিত করিয়া তুলিল। শ্বাপসম্বের আতি প্রকাণ্ড ব্ক্সকল প্রবল পক্ষবাতে চ্ব হইয়া সম্বেদ্র পতিত হইতে লাগিল। মলয়বাসী মহাকায় অজগরগণ অতিমান্ত ভীত হইয়া উঠিল এবং সমুস্ত জলজন্তু সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অনশ্তর বানরগণ মুহুত্মধ্যে প্রদীশ্ত পাবকের ন্যায় দ্বিরিক্য মহাবল গর্ড়কে দেখিতে পাইল। বিহগরাজ গর্ড় উপস্থিত হইবামার যে-সমস্ত ভীমবল সপ শরর্পী হইরা রাম ও লক্ষ্যণকে বন্ধন করে তংসম্দর পলায়ন করিল। তখন গর্ড় ঐ দ্বই মহাবীরকে অভিনন্দনপূর্বক উহাদের অল্য স্পর্শ করিয়া উহাদের মুখ্চন্দ্র করতলে মার্জনা করিয়া দিলেন। তাঁহার করস্পর্শমার উহাদের ব্রণম্থ শৃক্ত হইয়া গেল, দেহ শীঘ্র শ্লীলাবণ্যে শোভিত ও স্নিশ্ধ হইল এবং তেজ, বলবীর্য, কান্তি, উৎসাহ, ব্রিশ্ধ, স্মৃতি ও জ্ঞান শ্বিগ্র হইয়া উঠিল।

অনন্তর গর্ড ঐ দুই ইন্দুত্লা মহাবীরকে উষাপনপূর্বক আলিপান করিলেন। তখন রাম হুন্টমনে তাঁহাকে কহিলেন, বীর! আমরা তোমার প্রসাদে ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং শীন্তই পূর্ববং বল পাইলাম। পিতা দশরথ ও পিতামহ অজকে দেখিলে ষের্প হয় আজ সেইর্প তোমাকে পাইয়া আমাদের মন প্রসল্ল হইতেছে। ভূমি সূর্প, তোমার সর্বান্ধে অন্লেপন, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য; তৃমি দিব্য আভরণ ও নির্মাল বন্দ্র অপূর্ব শোভা পাইতেছ। এক্ষণে বল তৃমি কে?

তখন গর্ভ হযোঁ। ফ্রেল্লাচন রামকে প্রতিমনে কহিলেন, রাম! আমি তোমার সথা ও বহিশ্চর প্রিরতর প্রাণ। আমার নাম গর্ভ। আমি এই সংকটে তোমাণিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই স্থানে আসিরাছি। ইন্দ্রজিং মারাপ্রভাবে তোমাণিগকে যে দার্থ শরে বন্ধন করিরাছে মহাবীর্য অস্র, বানর অথবা ইন্দ্রাদি দেবগন্ধর্ব, যে কেই ইউন না, ইহা হইতে মৃক্ত করা কাহারই সাধ্য নয়। এই সমসত নাগ তীক্ষাদশন ও মহাবিষ। ইহারা ইন্দ্রজিতের একান্ত আপ্রত এবং তাহারই মারার শরর্প পরিগ্রহ করিয়া আছে। রাম! তুমি ও সমর্রবিজয়ী লক্ষাণ তোমাদের বিলক্ষণ ভাগ্যবল। আমি এই বন্ধনসংবাদ পাইবামান স্নেহস্তে দাঘিই তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং ক্রের্নিবন্ধনই তোমাদিগকে বন্ধনম্ভ করিয়া দিলাম। অতঃপর তোমরা নির্ক্তি সাবধানে থাকিও। রাক্সেরা দ্বভাবতই ক্টেরান্ধা, আরে অকুটিল ভাবই তোমাদের বল, তোমরা যারপরনাই অমারিক। অতএব রগল্থলে রাক্সসগদকে ক্রিক্তিই বিশ্বাস করিও না। উহারা বে অত্যন্ত কুটিল, এক এই ইন্দ্রজিতের দৃত্তকৈ আলিক্ষানপ্রেক সন্দেহে প্নের্বার কহিলেন, রাম! তুমি ধর্মক, তিরে প্রতিও তোমার বাংসলা, এক্ষণে অনুমতি ক্রিক্রান, রাম! তুমি ধর্মক, তিরে প্রতিও তোমার বাংসলা, এক্ষণে অনুমতি

মহাবল গর্ড এই বলিয়া হাউকে আলিকানপ্রক সন্দেহে প্নবার কহিলেন, রাম! তুমি থমজি, করে প্রতিও তোমার বাংসলা, একণে অনুমতি কর আমি স্ক্রানে প্রস্থান করি। আমার সহিত বে কি স্তে তোমার স্থাতা তুমি তাহা জ্ঞাত হইবার করে কিছুমার উৎস্ক হইও না। বখন লংকাসমর জর করিয়া প্রতিগমন করিবে তখনই ইহা সমাক্ জানিতে পারিবে। বার! অতঃপর তোমার শরে এই লংকায় বালক ও বৃত্থমার অবশিত থাকিবে এবং তুমি অবিলাশে রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে উম্পার করিবে।

বিহুগরাজ গর্ড় এই বলিরা রামকে প্রদক্ষিণ ও আলিপানপ্রেক বায়্বেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। তখন ব্যপতি বানরেরা রাম ও লক্ষ্যণকে নীরোগ দেখিয়া যন যন লাগালে কম্পনপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভেরীনাদ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



উপিত হইল, ম্দণ্গ বাদিত হইতে লাগিল এবং অনেকে হ্ল্টমনে শৃণ্থধননি করিতে প্রবৃত্ত হইস। মহাবীর বানরগণ বাহনাস্ফাট্র ও বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক দলে দলে দাঁড়াইল এবং অনেকে ঘারতর গর্জ উৎপাটন রক্ষেসগণকে চকিত ও ভীত করিয়া সংগ্রামার্থ লঞ্জান্বারে চলিল বিশানরজনীতে মেঘগর্জন যেমন গৃদ্ভীর ও ভীষণ হয় তংকালে বানরগণের বিশ্বসাদ তদুপেই বোধ হইতে লাগিল।

একপশ্বাশ দর্গ ॥ এদিকে রাব্দি সনরগণের দিনপ্থগদভার গঞ্জনধর্নিন শর্নিয়া
দর্বসমক্ষে কহিলেন, যখন অবস্থানের মেঘগর্জনবং বারনাদ শ্বনা যাইতেছে তথন
ইহাদের নিশ্চয়ই হর্ষ উপিচ্ছিত। দেখ, ইহাদেরই এই সিংহনাদে সম্মুদ্র অতিমাত্র
ক্ষর্ভিত হইতেছে। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে দ্যুতর বন্ধ আছে তথাত বানরগণের
ঘন ঘন সিংহনাদ, ইহাতে বন্দুতই আমার মনে নানারপে আশ্বন্ধা অশিনতেছে।

অন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ স্থীপবতী রাক্ষসগণকৈ কহিলেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া জান, সংকটকালে বানরেরা কিজনা হর্ষ প্রকাশ করিতেছে।

তথন রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞামাত্র বাস্তসমসত হইয়া নিগত হইল এবং প্রাকারে আরোহণপূর্বক দেখিল, কপিরাক্ত স্থানি বানর-সৈন্য-রক্ষায় নিয়ন্ত এবং রাম ও লক্ষ্যণ ভাষণ নাগপাল হইতে সম্পূর্ণ বিমন্ত ও উভিত। তদ্দেউ রাক্ষসেরা যারপরনাই বিষয় হইল, উহাদের ম্খকান্তি মলিন ও দীন ইইয়া গেল। অনন্তর উহারা ভাতমনে প্রাকার হইতে অবরোহণপূর্বক রাবণের নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ্ঞ! মহাবার ইন্দুজিং রাম ও লক্ষ্যানকে নাগপাশে বন্ধনপূর্বক নিশ্চেন্ট ও অসাড় করিয়া দেন, কিন্তু এক্ষণে গিয়া দেখিলাম সেই দ্ই গজেন্দ্র-বিক্রম বার হন্তা থেমন বন্ধনমন্ত হয় সেইর্প সর্বতোভাবে বন্ধনমন্ত হইয়াছে।

রাবণ এই সংবাদ শ্রবণে চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অত্যন্ত কোধের উদ্রেক হইল এবং মুখ বিবর্গ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, ইন্দ্রজিং দুক্তর তপশ্চর্যা দ্বারা যে শর অধিকার করেন তাহা সপসিদৃশ স্বস্ক্তন ও অমোঘ। তিনি সেই শরে আমার দুই শত্রুকে বন্ধন করিয়া আইসেন। একণে বদি বন্তুতই তাহারা সেই শরবন্ধন-মুক্ত হইয়া থাকে তবে ত দেখিতেছি আমার সমন্ত সৈনোরই

সংশয়দশা উপস্থিত। যে শর অমোধ তাহাও কৈ নিম্ফল হইয়া গেল!

রাক্ষসরাজ রাবণ এই বলিয়া জোধভরে ভ্রন্তর্ভেগর ন্যায় ঘন ঘন নিংশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং ধ্য়াক্ষকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া রাম ও বানরগণকে বিনাশ করিবার জন্য শীঘ্রই নির্গত হও।

অন্তর মহাবীর ধ্যাক্ষ তাঁহাকে প্রদক্ষিণপ্রক ধ্যুখার্থ নির্গত হইলেন এবং প্রাসাদের ম্বারদেশ অতিক্রম করিয়া সেনাপতিকে কহিলেন, আমি ধ্যুখযাত্রা করিব, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্র সৈন্যগণকে স্কান্ত্রিত করিয়া আন।

ভখন সেনাপতি, মহাবীর ধ্রাক্ষের আদেশে এবং রাক্ষসরাজ রাবণের নিদেশে শাীন্নই সৈনাগণকৈ স্মাক্ষিত করিয়া আনিল। ঘোরর্প রাক্ষসেরা হ্লটমনে সিংহনাদপ্র্ক ধ্রাক্ষকে বেণ্টন করিল। উহারা মহাবল-পরাক্রান্ত, উহাদের কটিতটে ঘণ্টা ধ্রনিত হইতেছে, হলেত বিবিধ আয়্রান্ত। ঐ সমসত বারস্কিসনা শ্লা, মাুশার, গদা, পট্টিশ, লোহদণ্ড, মাুবল, পরিয়, ভিন্দিপাল, ভলে, পাশ ও পরশ্ব ধারণপ্র্ক জলদের ন্যায় গভীর গজন সহকারে নিগতি হইল। কেই বর্ম ধারণপ্রক ধ্রজদণ্ডশোভিত মাুরানিগথিতিত রথে আরোহণ করিল, কেই বর্গজালমণ্ডিত বিবিধমার গদ্ধিভ উঠিল, কেই বেগগামী অনের, কেই বা মদমত্ত হিতিপ্রেট চলিল। এইর্পে রাক্ষসসেনাগণ দর্ধর্ম ক্রান্ত্র ন্যায় দলে দলে নিগতি হইতে লাগিল। মহাবীর ধ্রাক্ষ সম্পাত্রত একি সংহ' ও ব্যায়্রম্থ গদ্ধে যোজত রথে আরোহণপ্রক ঘর্মর রবে নিগতি ইলেন এবং বে স্থানে হন্মান হাসামার্থ দণ্ডায়মান আছেন সেই পাদ্রক্রির মহাবেগে চলিলেন। তংকালে আন্তরীক্ষচর পিক্ষণণ ঐ ভীমদর্শন ক্রিলেকি নিগতি হইতে লাগিল। দেবতবর্ণ প্রকাশের করিতে লাগিল এবং উ'হার রথচ্ছায় এবছি ভাষণ গ্রে নিপতিত হইল। পরে অন্যান্য শ্রেভালী পক্ষী রথের ধ্বজাহে ক্রিতে প্রতিত ও গ্রাহিত ইতে লাগিল। দেবতবর্ণ প্রকাশের ক্রিবের লিশত হইল। ক্রিকে লাগিলেন, প্রিবী কান্পত হইল, বিরুব্বিপ প্রতির্দ্রোতে বহিতে লাগিলে। চত্রিকে ঘার অন্যক্রর। তথন ধ্যাক্ষ এই সমসত ভীষণ উৎপাতে দর্শন করিয়া আতিমার ব্যাথিত হইলেন। তাহার অগ্রবতী বীরেরাও বিমোহিত হইল।

অনন্তর ঐ মহাবীর সংগ্রামস্পৃহায় নিন্তান্ত হইয়া দেখিলেন, বানরসৈন্য রামের বাহ্বলে রক্ষিত হইয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

শ্বিপশ্বাশ লগা ॥ তথন বানরগণ ভীমবিক্রম ধ্য়াক্ষকে নিগতি দেখিয়া ব্ন্ধার্থ হ্লমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। উভরপক্ষে তুম্ল সংগ্রাম উপস্থিত ; পরস্পর পরস্পরকে বৃক্ষ এবং শ্ল ও ম্লাগর প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বানরগণকে ইতস্ততঃ ছিল্লভিল্ল করিতে লাগিল এবং বানরেরাও রাক্ষসগণকে ব্কাঘাতে সমভ্ম করিয়া ফোলল। তথন রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সরলগামী শাণিত শরে বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। কেহ ভীষণ গদা, কেহ পট্টিশ, কেহ ক্টেম্পার, কেহ ঘোর পরিঘ এবং কেহবা বিচিত্র রিশ্লে প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবল বানরেরা ক্রোধে সমধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং নির্ভায়ে ঘোরতর বৃশ্ব করিতে লাগিল। উহাদের সর্বাশ্য শ্লে ও শরে ছিল্লভিল্ল, উহারা বৃক্ষ ও শিল্যা লইয়া ভীমবেগে লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল এবং স্ব-স্ব নাম গ্রহণ-পর্বক রাক্ষসগণকে মন্থন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল অতিশয় তুম্ল হইয়া

উঠিল। নিভাঁক বানরেরা প্রকাশ্ড শিলা ও শাখাবহুল বৃক্ষ শ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। শোণিভপায়ী রাক্ষসেরা অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিল। কাহারও পাশ্ব ছিল্ল, কেহ দশ্ডাঘাতে খণ্ডিত, কেহ শিলাপ্রহারে চূর্ণ এবং অনেকে বৃক্ষ শ্বারা নিহত ও রাশাক্তিত হইল। কেহ ভগ্ণধক্ষদেশ্ড, কেহ হস্ত-স্থালিত খলা এবং রথ শ্বারা বিনণ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল মৃত পর্বতাকার হস্তা, বানরানিক্ষিত শৈলশ্ভগ, ছিল্লভিল অশ্ব ও অশ্বারোহিগণে প্রণ হইয়া গেল। ভীমাবিক্রম বানরেরা মহাবেগে লম্ক্রপ্রদানপূর্বক রাক্ষসগণের মৃথ ধরিয়া স্তাক্ষ্য নথে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের মৃখ বিষ্কা, কেশ বিকীর্ণ। উহারা শোণিতগন্ধে মৃছিভি হইয়া পড়িল। ইতাবসেরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধাবিদ্য হইয়া, বানরগণকে বছ্রবংবেগে চপেটাঘাত করিবার জন্য ধাবমান হইল। বানরেরাও উহাদিগকে মহাবেগে ভ্তলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং মৃণ্টিপ্রহার পদাঘাত দংশন ও বৃক্ষ শ্বারা উহাদিগকে বিনন্ট করিল।

তথন মহাবীর ধ্রাক্ষ রাক্ষসদিগকে পলাইতে দেখিয়া মহাক্রোধে ঘোরতর যুখ্ধ আরন্ড করিলেন। কোন কোন বানর প্রাস অস্ত্রে আহত ও রুধিরধারায় সিন্তু হইল। কেই মুশ্বরপ্রহারে ভূপ্তে শরন করিল। কেই পরিষ, কেই ভিল্পিলা ও কেই বা পঢ়িশ ন্বারা বিবশ ও বিনন্ট ইইল। অসেতে রোষাবিন্ট রাক্ষসদিগের ভরে দ্রুতপদে পলাইতে আরন্ড করিল। কাহার হইরাছে, সে এক পাশ্বে শরান, কেই চিশ্ল ন্বারা বিশ্লি ইইরাছে, কাহারও অন্তনাড়ী নিগত। এইর্পে ঐ কপিরাক্ষসসক্তল ভারে সংগ্রাম অত্যত্ত শোভা ধারণ করিল। তংকালে রণস্থলে যুন্ধর্প সপাত-বিদ্যার অন্শীলন ইইতে লাগিল; শ্রাসমের জ্যা ঐ সপাত্রের মধ্র বীগা, হ্রুপে বিদ্যার সন্গাতের কণ্টনালী-নিঃস্ত হিকা তাল এবং মন্দ নামক মাত্রপাণ্ডর ব্যুপ্ত রবই সপ্গতি। মহাবীর ধ্রাক্ষ অবলীলাক্রমে বানরগণকে বিদ্যাবিত করিলে

অনন্তর হন্মান ধ্যাকৈর শরজালে বানরগণকে নিপাড়িত ও ব্যথিত দেখিয়া এক প্রকান্ড শিলাখন্ড গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে উত্থার সমিহিত হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল রোষে অধিকতর আরম্ভ। তিনি বিজমে পবনেরই অনুরূপ। ঐ মহাবার উদ্যত শিলাখন্ড ধ্য়াক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ধ্য়াক্ষ শিলাখণ্ড মহাবেগে আসিডে দেখিয়া, সম্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক গদা উদাত করিয়া ভ্তলে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকাণ্ড শিলা উছার চক্র, কুবর, ধ্রম্ব ও কোদশেডর সহিত রথ চ্র্ণ করিয়া নিপতিত হইল। পরে হন্মান শাখাবহ্ল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসগদকে বিলক্ষণ প্রহার আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা চ্পমশ্তক ও রক্তান্ত হইয়া ধরাতলে শর্মন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর **হন্মান এক শৈলগ্রুগ গ্রহণপূর্বক ধ্য়াক্ষকে লক্ষ্য করিরা ধাবমান হইলেন।** ধ্য়াক্ষও সহস্য সিংহনাদপূর্বক গদাহক্ষেড উ'হার অভিমুখে গমন করিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উ'হার সম্ভকে ঐ কণ্টকাকীর্ণ গদা সহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। গদা ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন হন্মান শৈলশৃত্য ত্বারা ধ্য়াক্ষের মুস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধ্যাক্ষ সর্বাঞ্চ প্রসারিত করিয়া বিক্ষিণ্ড পর্বতবং সহসা ভ্তলে পতিত হইল। ভদ্দেট হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অতিমার ভীত হইয়া মহাবেগে **ল**•কায় প্রবেশ করিল।

এইর্পে মহাবীর হন্মান শর্সংহার ও রক্তনদী বিস্তারপূর্বক অত্যস্ত প্রীত হইলেন এবং যুম্পশ্রমে একাস্ত ক্লাস্ত হইরা পড়িলেন। বানরেরাও তীহাকে

বারংবার সাধ্বাদ প্রদান করিতে লাগিল।

তিপশুশে সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর ধ্যাক্ষের বধসংবাদে যারপরনাই কোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ভ্রুণেগর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রক মহাবলপরাক্ষান্ত বন্ধুদংশ্রকে কহিলেন, বীর! তুমি রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া শীন্তই ঘ্রুখার্থ নিগতি হও এবং স্ক্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত পরম শত্রু রামের বিনাশসাধন করিয়া আইস।

মায়াবী বজ্রদংশ্র রাবণের নিদেশে অবিলন্থেই নিগত ইইলেন। উহার সমাভিব্যাহারে যুক্তপাতাকাশোভিত অসংখ্য হসতী অন্ব উন্দ্র ও গদভ চলিল। বীর বজ্রদংশ্র বিচিত্র কেয়ুর ও কিরীটে অলভ্কত; তাঁহার সর্বাঞ্চেগ উৎকৃষ্ট বর্ম। তাঁন প্রেকাণেছিত তম্তকাঞ্চনখাচিত রথ প্রদক্ষিণপূর্বক শরাসন হসেত আরোহণ করিলেন। পদাতিগণ খণ্টি, তোমর, চিক্রদ, মুবল, ভিন্দিপাল, ধন্, শক্তি, পট্রিল, খলা, চক্র, গদা, ও শাণিত পরশ্ব গ্রহণপূর্বক তাঁহার সমাভিব্যাহারে নিগতি ইইল। রাক্ষসগণ বিচিত্র-কন্তবারী ও উন্দর্শনবেশ। মদমন্ত মাত্রপোরা গমনকালো জন্গম্পর্বতং শোভা ধারণ করিল। ঐ সমস্ত হসতীর স্ক্রেকার সমর্বানপূর্ণ তোমর ও অভকুশধারী মহাবীর চলিয়াছে। স্লক্ষণাক্রান্ত মিচুবল অন্বে বহুসংখ্য বীর মুখবেশে থাইতেছে। তথন ঐ রাক্ষসসৈন্য বিদ্যালাল বিদ্যালাহিত গর্জনন্দীল জলদের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। উহাদের যান্তাকালে পথিমধ্যে নানার্প অশ্বভ উপন্থিত মুখবিনাখা উন্যারপ্রক চীংকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভরণকর মুগেরা ক্রেকানিথন অভিবান্ধ করিতে লাগিল। আমন্ত উৎপাত্তিক স্ক্রেল নিরীকণ ও যুম্বোংসাহে ধৈর্যাবলন্তনপূর্বক বাইতে লাগিলে। বাম্বোগ্র সমস্ত উৎপাত্তিক স্ক্রেল নিরীকণ ও যুম্বোংসাহে ধৈর্যাবলন্তনপূর্বক বাইতে লাগিলে। বান্বেরাও রাক্ষসদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া দিগনত প্রতিধ্বনিত করত সিংহনাদ আরক্ষ করিলে।

অনশ্তর ভামর্পা বানর ও রাক্ষসগণ প্রশ্পর সংহারাথাঁ হইয়া ঘোরতর বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমরোৎসাহা বারেরা র্থিরধারার দ্যাত হইরা ছিল দেহে ছিল মন্তকে রগস্থলে পতিও হইতে লাগিল। অগল্পিবং ভ্রুদ্দাভয়্ত্ত যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ কোন কোন বার প্রতিপক্ষার বারগণের প্রতি বিবিধ গদ্ধ নিকেপ করিতে লাগিল। রগস্থলে কেবলই বৃক্ষ শিলা ও শন্তের খ্দর্যবিদারক ঘোরতর শব্দ, রথের ঘর্যর রব, কার্ম্বকের উন্কার এবং শব্দ ভেরা ও মৃদ্ধাবিদারক ঘোরতর হইতে লাগিল। কোন কোন বার অস্ত্র পরিত্যাগপ্রক বাহ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে চপেটাঘাত পদাঘাত ম্ভিপ্রহার ব্ক্ষপ্রহার ও জান,তাড়ন ন্বারা চ্পা ও বিনন্ট হইতে লাগিল। বহ্সংখ্য রাক্ষস সম্র-মদ-মত্ত বানরগণের শিলাঘাতে পিট্পেষিত হইয়া গেল।

তন্দ্রে মহাবীর বন্ধ্রদংশ্ব ভয় প্রদর্শনপর্থক লোকসংহার-প্রব,ত পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেরা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং সাতীক্ষা শরে বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন ধ্নী হন্মান সংবর্তক বহির ন্যায় ন্বিগান ক্রোধে প্রজনিত হইয়া রাক্ষসব্ধে



প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অধ্পদ রোবে আরম্ভলোচন হইয়া বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক সিংহ যেমন ক্ষ্ম মৃগদিগকে বিনাশ করে সেইর্প রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে উদাত হইলেন। ভীমবল রাক্ষসসৈনা চ্পমিশ্তক হইয়া ছিল ব্কের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। তখন রগভ্মি রথ, বিচিত্র ধ্রুক্ত, অশ্ব ও উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মৃতদেহে এবং রুধিরপ্রবাহে অত্যশ্ত ক্রিকা হইয়া উঠিল। উহার ইতস্ততঃ হার কেয়্র বস্তু ও ছত্র নিপতিত, তুর্কুলৈ উহা শারদীয় রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাক্ষসেরা অত্যক্ষর বাহ্রেগে প্রনক্ষিণত মেছের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল।

চড়:পণ্যাদ সর্গ ॥ তথন মহাবিষ্ঠ বস্তুদংগুর রাক্ষসসৈনার বিনাশ ও অধ্যাদের বল প্রকাশ দেখিয়া অত্যনত ক্রেন্ট্রেন্টি ইলেন এবং বস্তুকরপ শরাসন বিস্ফারণপূর্বক বানরগণের প্রতি শরব্দিট করিতে লাগিলেন। রথার চ প্রধান প্রধান রাক্ষসবারেরাও অনবরত শরবর্ষপূর্বক ঘোরতর বৃদ্ধ আরুভ করিল। বার বানরগণ চতুর্দিকে দলবন্ধ হইয়া শিলাহস্তে উহাদের সহিত ধৃদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষ্যেরা উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, মন্তমাত্শগতুল্য বানরেরাও প্রকাশ্ড প্রকাশ্ড শিলা ও বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তংকালে উভয়পক্ষে ঘোরতর বৃদ্ধ উপস্থিত। কাহারও মুক্তক অভ্যন কিন্তু হস্তপদ ছিম্নভিম হইয়াছে, কাহারও সর্বাণ্য শরপীজিত ও শোগিতে সিক্ত। দ্বই পক্ষে বহুসংখ্য বার রণশায়ী হইতে লাগিল। কারু কর্ত্বক গায় ও শ্লালেরা আসিয়া উহাদের মৃতদেহোপরি নিপ্তিত হইল এবং ভার্তনের ভরজনক কর্ত্বগণ অনবরত উব্লিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বৃক্ষ ও শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইরা পলায়ন আরন্ত করিল। তন্দ্র্টে মহাপ্রতাপ বজুদংশ্ট্র রোবার্ণ নেরে ভর প্রদর্শনিপ্র্বিক বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কব্কপগ্রহাটত সরলগামী একমান্ত শরে এককালে বহ্সংখ্য বানরবীরকে বিন্দ্র করিতে লাগিলেন। বানরগণ বজুদংম্ট্রের শরে ক্ষত-বিক্ষত হইরা প্রজাপতি রক্ষার নিকট বেমন প্রজারা ধাবমান হর সেইর্প অভ্যাদের নিকট সভরে মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন অভ্যাদ বানরগণকে ভীত ও সমরে পরাজ্ম্ব দেখিয়া ক্রোধভরে বজুদংশ্রের প্রতি দ্যিন্সাত করিলেন। বজ্রদংশ্রত তাঁহাকে ঘন ঘন রুক্ষনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অন্যতর ঐ দুই মহাবীরের তুম্ল যুন্থ উপস্থিত। উ'হারা রণস্থলে মন্তমাতল্পবং বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্কুদংশ্র আন্দিশাকার শরে অল্সদের মর্মাস্থল বিন্ধ করিল। অল্যদের সর্বাণ্গ শোণিতে সিম্ভ হইয়া পেল, তিনি বজ্রদংশ্রকে লক্ষা করিয়া মহাবেশে বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বস্তুদংশ্রকৈ অবলীলাক্রমে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফোলল। তথন অল্যদ বজ্রদংশ্রের এই বারকার্য নিরীক্ষণপূর্বক কোধভরে এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উ'হার প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বক্রদংশ্র ব্যুস্তসমস্ত হইয়া রশ্ব হইতে অবতরণ ও গদাগ্রহণ-পূর্বক স্থিরভাবে দাড়াইল। অল্যদিনিক্ষণ্ড শিলাও অন্য করু বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক বক্রদংশ্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। বক্রদংশ্র অল্যদ অন্য এক বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক বক্রদংশ্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। বক্রদংশ্র ঐ বৃক্ষপ্রহারে ম্ছিতি হইয়া পাড়ল, উহার মুখ দিয়া অনবরত রম্ভবমন হইতে লাগিল। সে গদা আলিশান-পূর্বক বিমোহিত ইইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর সংজ্ঞালাভপূর্বক ক্রোধভরে অপ্যাদের বক্ষপ্রতলে এক গদাঘাত করিল।

অন্তর উভ্রের ম্ভিয্ন আরশ্ভ ইইল। উত্তারা পরস্পরের ম্ভিত্রারের অন্বরত রম্ভবমন করিতে লাগিলেন। উভ্রেরই প্রেইমের্জানত বিলক্ষণ প্রাণ্ডি উপস্থিত। উত্তারা রণস্থলে শৃত্র ও ব্যের নামে ক্রিটি ইইতে লাগিলেন। পরে ঐ দৃই মহাবার অবভ্রমানিমিত ফলক এবং ক্রিটেশ জালক্ষাভিত নিন্দোষিত অসি গ্রহণপূর্বক বিবিধ গাতিতে বিচরণ করিতি লাগিলেন এবং জ্মলাভাথী হইয়া সিংহনাদপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রাহার করিতে প্রবৃত্ত ইইলেন। উভ্রের স্বাণ্গ অক্ষাঘাতে ছিল্লভিল্ল ইইয়া বিশ্বারা ব্রণম্খনিগতি রুবিরে প্রাণ্ডিত বির্মিত ইইলেন এবং উভ্রেই জ্ঞান্সংক্ষাচপ্রক বারসেন উপ্রেশন করিছেন

অনশ্তর নিমেষমাত্রে জিন্সাদ দশ্ডাহত উরগের ন্যার জ্বলন্ত নেত্রে উত্থিত হইলেন এবং স্নাগিত অক্ষান্বারা বন্তুদংস্ট্রের মন্তক ছেদন করিলেন। বন্তুদংস্টের স্বাগ্য রক্তান্ত হইল, মন্তক শ্বিখন্ড হইয়া পড়িল এবং নেত্র উন্বার্তিত হইয়া গেল।

তখন রাক্ষসেরা বন্ধদংন্দ্রের বিনাশে অত্যন্ত ভীত হইল এবং বানরগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া লক্ষাবনতমুখে দীনভাবে লংকরে দিকে ধাবমান হইল।

মহাবীর অংগদ শানুবিনাশ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং স্বেরাজ ষেমন স্বেগণে পরিবৃত হন সেইর্প তিনি বানরগণে বেষ্টিত ও প্রিজত হইতে লাগিলেন।

শংশপাশ সর্গ । অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বজুদংশ্রের বিনাশসংবাদে অত্যন্ত রোধাবিন্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্চলিপ্রেট দশ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কহিলেন, প্রহস্ত! এক্ষণে ভীমবল রাক্ষসগণ সর্বাস্থাবিং অকম্পনকে লইয়া শীঘ্রই বৃদ্ধার্থ নিগতি হউক। এই অকম্পন শত্র্দমনে স্নিন্প্রণ; ইনি স্বপক্ষের রক্ষক এবং বৃদ্ধের অধিনায়ক। বে কার্যে আমার শ্ভুভসাধন হয় ইনি প্রাণপ্রণে ভাহাই ইচ্ছা করেন। বৃদ্ধে ই'হার অভ্যন্ত উৎসাহ; এক্ষণে এই মহাবীরই রাম লক্ষ্মণ এবং স্থোব প্রভৃতি বানরকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিয়া আসিবেন।

অনন্তর প্রহুদ্ত রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে সৈন্যগণকে স্কৃতিজ্ঞত করিলেন। ভীমদর্শন ভীমলোচন সৈন্যগণ অদ্যুশ্দ্য গ্রহণপূর্বক নিগত হইল। মহাবীর অকন্পন জলদকায়, তাঁহার কণ্ঠদ্বর জলদগদ্ভীর; স্রুগণও তাঁহাকে সংগ্রামে বিচলিত করিতে পারেল না। ঐ মহাবীর তণ্ডকাঞ্চনখচিত রথে আরোহণপূর্বক রাক্ষসসৈন্যে বেণ্টিত হইয়া কোণ্ডবের নিগত হইলেন। ঐ সময় সহসানানার,প দ্লক্ষণ উপস্থিত; অকন্পনের অন্বসকল অকস্মাৎ হীনবল হইয়া পেজন, বামনের ম্বুম্ব্রু স্পন্দিত হইতে লাগিল, ম্থ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং কণ্ঠদ্বর বিকৃত হইল। স্কিনে দ্বিদ্ন উপস্থিত; বায়ু রক্ষভাবে বহমান হইল এবং ভয়ত্কর ম্গপক্ষিণণ ক্রুক্সবরে চীকোর করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সিংহস্কন্ধ শার্দ্রেকিম মহাবীর ঐ সমস্ত দ্বেক্ষণ লক্ষ্য না করিয়াই নিগতি হইলেন। উহার নিগমনকালে রাক্ষসেরা সম্মুক্তে ক্রিলে ব্রুষ্যা সিংহনাদ করিতে লাগিল। এদিকে বানরসৈন্য ব্ক্ষিণলা হস্তে লইয়া ব্ন্থার্থ প্রস্তুত; তৎকালে উহারা রাক্ষসগণের সিংহনাদে অত্যন্ত ভীত হইল।

অন্তর দুইপক্ষে ঘারতর যুন্ধ উপস্থিত। দুইপক্ষই রাম ও রাবণের জন্য প্রাণপণে যুক্ষে প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে সকলেই পর্বতাকার ও মহাবল-পরাক্রান্ত। উহারা পরস্পর সংহারাধ্যি হইরা তুম্বান্ত শ্বে আরুভ করিল এবং ক্রোধভরে তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। তংকলে কেবলই সিংহনাদের গভার শব্দ। বারগণের চরণসম্খিত ধ্যুবর্ণ ধ্লিজ্বি সাল দিক আব্ত করিল। কেহই আরে কোন ব্যক্তিকে স্কুপন্ট দেখিতে পাইল কি; সমস্তই অন্ধ্বারময়; ধ্রজদন্ত, পতাকা, চর্মা, অন্ত, অন্ব ও রথ কিছুব্দ নরীক্ষিত হইল না। কেবলই দ্রুতগামী বারগণের পদশব্দ ও সিংহনাদ শুর্তিসাচর হইতে লাগিল। বানরেরা বানরগণকে এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসগণকে কেবলের বিনাশ করিতে লাগিল। অন্ধ্বারে স্ব-পর পক্ষ আর কিছুমান বিচার ক্রেবার সামধ্য রহিল না। ক্রমশঃ রণস্থল শোণিত-প্রভাবে পতিকল হইয়া উরিল, ধ্লিজাল অপনীত হইল এবং বারগণের মৃতদেহে রণভ্মি পরিস্থা হইয়া গেল।

অন্তর উভয়পক্ষই বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিষ ও তোমর শ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রবলবেগে প্রহার করিতে লাগিল। বানরেরা পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণকে ম্থিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরাও লোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ প্রাস ও তোমর ম্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অধিনায়ক অকম্পন লোধভরে ভীমবল রাক্ষসগণকে বৃদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে বলপ্র্বাক্ষ অস্ত্রশস্ত্র আছিল করিয়া লইল এবং বৃক্ষশিলা ম্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল।

অনশ্তর মহাবীর কুম্দ নল ও মৈন্দ ক্রোধভরে তুম্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উ'হারা বৃক্ষাশিলা নিক্ষেপপূর্বক অবলীলাক্সমে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন অকম্পন বানরগণের এই বীর কার্য নিরীক্ষণপূর্বক অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরাসনে টম্কার প্রদানপূর্বক সার্যথিকে কহিলেন, দেখ, ঐ সমস্ত মহাবল বানর বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিতেছে; উহারা বৃক্ষ শিলা গ্রহণপূর্বক প্রচন্ড ক্রোধে ঐ অদ্বের দন্ডায়মান আছে; তুমি শীঘ্রই



ঐ স্থানে আমার রথ শইয়া বাও, উহারা সমরস্পর্যা, আমি উহাদিগকে এই দশ্ডেই বিনাশ করিব : দেখিতেছি, উহারাই সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিল।

তখন সার্রাথ মহাবীর অকম্পনের আজ্ঞাক্তমে নির্দিন্ট স্থানে রথ লইরা চলিল। অকম্পন দ্র হইতে লরবর্ষণপূর্বক বানরগণের নিকটস্থ হইতে লাগিলেন। তখন বানরেরা মুখ্য ত দ্রের কথা, ঐ মহাবীরের সম্মুখে তিন্তিতে পারিল না। উহারা রণে পরাঙ্মুখ হইরা পলাইতে লাগিল। তখন মহাবল হন্মান বানর-গণকে ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া উহাদের সন্মিহিত্ব হইলেন। বানরেরাও সমবেত হইয়া উ'হাকে বেখ্টন করিল এবং ঐ বলবালের আহারে সম্ধিক সবল হইয়া উতিল।

অনশ্তর অকশ্পন হন্মানের প্রতি বুর্লিট্পাতের ন্যায় অনবরত শরপাতে করিছে লাগিল। হন্মান তালিকি তুর্লিট্র লক্ষ্য না করিয়াই উহাকে বধ করিবার জন্য প্রশৃত হইলেন এবং মেলিট্রিক কন্পিত করিয়া অটুহাস্যে তদভিম্বে চলিলেন। তিনি স্বতেজে প্রশৃত ইইয়া ঘন-ঘন সিংহনাদ করিতেছেন। উ'হার ম্র্তি জনলত বহির ব্যাম একাত দ্র্থব ; তিনি ক্রেখাবিষ্ট ইইলেন এবং আপনাকে নিরুল্ল দেখিলে ইয়াবেগে পর্বত উৎপাটন করিয়া লইলেন। ঐ মহাবীর এক হতে পর্বত গ্রহণপূর্বক সিংহনাদ সহকারে উহা প্রমণ করাইতে লাগিলেন এবং প্রের্ব স্বরয়াল ইল্ল বেমন বক্সহতে নম্নিচর প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন সেইয়্প তিনি উহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তথন অকশ্পন ঐ শৈলাশৃণ্য উদ্যত দেখিয়া দ্র হইতে অর্ধচন্দ্রাণে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তম্পুতে হন্মানের অত্যানত ক্রোখ উপস্থিত হইল। তিনি সগর্বে শীঘ্র শৈলাশিবরৎ উচ্চ অন্বরুণ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং পরম প্রীতির সহিত উহা প্রমণ করাইতে লাগিলেন। পরে সেই বৃক্ষ গ্রহণ ও পদক্ষেপে প্রিবী বিদারণপূর্বক ধাবমান হইলেন। তাহার গতিবেগে বৃক্ষসকল ভণ্ন হইতে লাগিল। তিনি হস্তী হস্ত্যারোহী রথ রখ্যী ও পদাতি রাক্ষসগণকে বিনন্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও সেই কৃতাল্তের ন্যায় ক্রেখাবিষ্ট মহাবীরকে দেখিয়া প্লায়নে প্রবৃত্ত হইল।

তথন অকপন ঐ ভীমদর্শন হন্মানকে আগমন করিতে দেখিয়া শশব্দেত তর্জন-গর্জনপ্রেক দেহবিদারণ স্তক্ষিঃ চতুদর্শ বাণে ভাইাকে বিন্ধ করিল। মহাবীর হন্মান তািল্লিক্ষত নারাচ ও শাণিত শক্তিতে বিন্ধকলেবর ইইয়া বৃক্ষবহ্ল গিরিশ্ভগবং নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং তিনি বিধ্ম পাবক ও প্রতিপত অশোক বৃক্ষের ন্যায় অতিমান্ত শোভা ধারণ করিলেন। পরে ঐ মহাকার মহাবল একটি বৃক্ষ উৎপাটন এবং সম্ভিত বেগ প্রদর্শনপূর্বক ক্রোধভরে তন্দ্রারা অকম্পনের মুস্তক চ্র্ণ করিয়া ফেলিলেন। অকম্পনও ত<del>ংক্ষ্</del>ণাং বিন্দট ও ভূতলে: পতিত হইল।

তন্দ্রে রাক্ষসেরা ত্মিকন্পকালীন ব্ব্দের ন্যায় অন্থির হইয়া উঠিল এবং অন্থানতা পরিত্যাগপ্রকি সভয়ে লন্ধার অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণও প্রতপদে উহাদিগের অনুসর্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসসৈন্য পরাজিত এবং অতিমাত্র বাস্তসমস্ত, ভয়প্রভাবে উহাদের সর্বাধ্য অর্থা এবং কেশপাশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। উহারা পশ্চান্ডাগে ঘন-ঘন দ্নিভাগাতপ্রকি পরস্পর পরস্পরকে মদনি করিয়া লন্ধার দ্বারদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এইর্পে অকশ্পন নিহত হইলে বানরেরা মহাবীর হন্মানকৈ সাধ্বাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হন্মানও সবিশেষ সম্মানিত হইরা উহাদিগকে অন্রাগের সহিত সম্চিত বিনর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বানরেরা হর্ষভরে সিংহনাদ আরম্ভ করিল এবং অর্বাশন্ত রাক্ষসকে সংহার করিবার জন্য প্নর্বার তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিক্ বেমন মহাস্ত্র মধ্কৈটভকে বধ করিরা বীরশোভা ধারণ করিয়াছিলেন সেইর্প হন্মান রাক্ষসগণকে বিনাশ করিরা বীরশোভা অধিকার করিলেন। তংকালে দেবগণ, স্বরং রাম, লক্ষ্মণ, স্ব্রীবাদি বানর ও বিভাষণ মহাবীর হন্মানের

লক্ষণভাশ লগ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ বাদ্ধ অক্ষণনের বধসংবাদ পাইয়া দীনম্থে সচিবগণের প্রতি দ্বিভাগত ক্রিক্টে এবং মুহুত্কাল চিন্তা ও উছাদের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণপূর্ণ বৃহহ নিরীক্ষণ করিবার জন্য প্রেছি নগরমধ্যে নিগতি হইলেন্ সিমলেন, ধ্যক্ষপতাকাশোভিত লক্ষ্পার্নী বহু ব্যহে বেশ্টিত ও রাক্ষসগর্জেরীক্ষত হইতেছে। পরে তিনি ব্রথবিশারদ সেনাপতি প্রহুম্তকে আহ্বানপূর্বক আত্মহিতোম্দেশে কহিলেন, বীর! এই লংকাপ্রী বিপক্ষসৈন্যে অবরুম্ধ এবং ইহা বলপূর্বক নিপরীভূত হইতেছে; একণে যুম্ধ বাতীত ইহার উত্থারের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু আমি, কুন্ডকর্ণ, তুমি, ইন্দ্রজিং অথবা নিকৃষ্ড এই করেক জন ব্যতীত এই কার্যভার আর কে বহন করিবে। অতএব তুমিই জয়লাভের উদ্দেশে প্রভতে সৈন্য লইয়া শীঘ্র নিগতি হও। বানরগণ তোমায় দর্শনমার নিশ্চর প্রস্থান করিবে। উহারা তোমার সমভিব্যাহারী বীরগণের সিংহনাদ শানিবামাত্র ভীত মনে নিশ্চরই পলাইবে। বানরেরা চপল ও দুর্বিনীত, সিংহের গর্জন যেমন হস্তীর পক্ষে দ্বসহ ভদুপে উহারা তোমার বীরনাদ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। দেখ, এইর্পে উহারা ব্দেধ বিমৃখ হইলে রাম ও লক্ষ্যুণ নিরাশ্রয় ও বিবশ হইয়া আমাদেরই বলীভূত হইবে। বীর! যুক্ষে তোমার মৃত্যু অনিশ্চিত, কিন্তু জয়লাভ নিশ্চিত, স্কুরাং তোমার সংগ্রামে প্রবৃত্তিবিধান আবশ্যক। অথবা তুমিই বল, আমি বাহা কহিলাম তাহার অন্ক্ল বা প্রতিক্ল কোন্ পক্ষ শ্রের?

তখন শা্কাচার্য যেমন অসা্ররাজকে কহিয়া থাকেন, সেইর্প সেনাপতি প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, রাজন্! পা্রে আমরা সা্নিপা্ণ মিল্যাণের সহিত এই প্রসঙ্গে তুম্ল আন্দোলন করিরাছিলাম। তখন আমাদিগের মত্যটিও পরস্পর বিরোধ জন্মে। সীতাপ্রদানে শ্রেয়, অপ্রদানে বৃদ্ধ, বিচারে ইহাই ত

নিণীতি হইয়াছিল। এখন সেই বৃদ্ধ উপস্থিত। আপনি অর্থদান সম্মান ও শান্তবাদে সততই আমায় বাধিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমি এই বিপদকালে আপনার হিতকর কার্যে অবশ্যই সাহাষ্য করিব। আমি নিজের প্রাণ চাহি না এবং দ্বা পরে ও অর্থও চাহি না; দেখনে আমি আপনারই জন্য এই জীবন যুদ্ধে আহুতি প্রদান করিব।

অনন্তর প্রহস্ত সম্মুখস্থিত সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীন্তই সমস্ত সৈন্য স্মন্দ্রিক করিয়া আন ; আজ আমার শরবেগ-বিনন্ট প্রতিপক্ষীয় বীরগণের রক্তমাংসে বনের মাংসাশী পশ্পক্ষীরা তৃষ্ঠিলাভ কর্তৃ।

তখন সেনাপ্তিগণ প্রহস্তের আদেশমার সৈন্যদিগকে স্সাক্তিত করিয়া আনিল। মৃহ্তেমধ্যে অস্ত্রধারী ভীষণ বীরগণে লংকাপ্রী আকুল হইয়া উঠিল। চতুদিকৈ তুম্ল কোলাহল উপস্থিত; কেহ আন্নতে আহ্তি প্রদান করিতেছে এবং কেহ বা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেছে। তংকালে বার্ আহ্তিধ্য গ্রহণপ্রক বহমান হইতে লাগিল; সৈন্যগণ বর্ষধারণ করিয়া স্রচিত মাল্যে স্পোভিত হইল; এবং হ্ভমনে ব্রুধবার। করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা হস্তাশ্বে আরোহণপূর্বক রাক্ষ্মন্ত রাবণকে দর্শন করিয়া শ্রাসনহস্তে মহাবীর প্রহস্তকে গিয়া বেণ্টন ক্রিরা তথন প্রহস্ত রাবণকে আমস্ত্রণ ও ভীম ভেরী বাদনপূর্বক দিব্যরথে স্বার্তিই পরিবেশন। ঐ রথ বিবিধ অস্ত্রণন্তে পরিপূর্ণ, বেগবান অশ্বে যোক্তি ও চন্দ্রস্থাবিং উজ্জ্বল। উহার গমনশন্দ জলদগদ্ভীর এবং সার্রাথ স্ব্রেটি) উহা বর্থ ও উপস্করে শোভিত হইতেছে। ঐ সপ্রায়ভ রথ স্বর্গজ্বি জিড়িত হইরা শ্রীসম্নিথতে হাস্য করিতে লাগিল। সেনাপ্রতি প্রহস্ত তদ্প্রেটি আরোহণপূর্বক সমেনের নির্গত হইলেন। প্রস্কার মেঘ্যজনবং গদ্ভীয় বিশ্বিভিরব হইতে লাগিল; অন্যান্য বাদ্যের তুম্লা শব্দে প্রথিবী পূর্ণ হইরা শ্রীঠল এবং অনবরত শ্রুখর্নি হইতে লাগিল। রাক্ষ্মেরা সিংহনাদপূর্বক সেনাপ্রতি প্রহস্তের অগ্রে চলিল। নরান্তক, কুম্ভহন্ম, মহানাদ ও সম্মেত এই চারি জন রাক্ষ্ম প্রহস্তের সচিব। ই হারা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীমকার ও ভীমর্প। এই সকল ষোদ্ধা সেনাপতি প্রহন্তকে বেন্ডনপ্র্বক যাইতে লাগিল। কৃতান্তের ন্যায় করালম্তি মহাবার প্রহন্ত সাগরবং বিদ্তাণ গজ্যপ্ত্লা ভীষণ সৈনা লইয়া প্রন্থার অভিক্রমপ্র্বক ক্রেণ্ডরে চলিলেন। উহার নির্গমনশব্দ ও বীরগণের সিংহনাদে লাক্ষার জাবগণ বিকৃত দ্বরে চাংকার করিয়া উঠিল। তংকালে নানার্প দ্র্লক্ষণ উপদ্থিত; রন্তমাংসপ্রিয় পক্ষিণ নির্মল নভোমন্ডলে উবিত হইয়া রম্বের চতুদিকে দক্ষিণাবর্তে দ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; ভীষণ শিবাগণ আন্নিশিখা উদ্গারপ্র্বক চাংকার আরম্ভ করিল; অন্তরীক্ষে অনবরত উক্লাপাত হইতে লাগিল; বায়্ নির্নতর র্ক্ষভাবে বহমান হইতে লাগিল; গ্রহণণ পরদ্পর কুপিত হইয়া নিন্প্রভ হইয়া গেল; মেঘ গাড়ার গর্জন সহকারে প্রহন্তের রম্ব ও সৈনাগণের উপর রন্তর্গিত করিতে লাগিল; গ্রহ ধনজদন্ডে উপবিত্ত হইয়া দক্ষিণাভিম্থে চাংকার ও উভয় পার্শ্ব কণ্ড্য়নপ্র্বক প্রহন্তের ম্থুছা মালন করিয়া দিল। সমরে অপরাঙ্ম্য সার্গিও অন্বাশক্ষকের হনত হইতে বারংবার অন্বতাড়নী প্রত্যেদ স্থালত হইয়া পড়িল। বে নির্গমনশ্রী ভান্বর ও দ্বর্গভ মহ্ত্রমধ্যে তাহাও বিনন্ত হইল এবং সমতল ভ্তলেও অন্বেরা স্থালত পদে পতিত ইইতে লাগিল।

ইত্যবসরে বানরগণ প্রখ্যাতপোর্ব প্রহস্তকে স্থিত দেখিয়া বৃক্ষণিলাহস্তে উহার সম্মুখনি হইল। কোন বানর প্রকাশ্ড বন্ধ উপোটন এবং কেই বা বিপ্লে শিলা গ্রহণ করিল। তংকালে এই যুম্খসম্ভ্রমে উল্লেখ্য হইরা গিংহনাদ করিতে জাগিল এবং সংহারাখী হইরা পরস্পর্ক সরুপরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে দুর্মতি প্রহস্ত মুম্বু প্রকাশ বেষন বহিষ্কুশে প্রবেশ করে সেইর্প ঐ বানরসৈন্যে মহাবেগে প্রবেশ, করিল।

জন্টপঞ্চাশ সার্গ ॥ অনন্তর রাম প্রহেস্তকে নিরীক্ষণ করিয়া হাসাম্থে বিভীষণকে জিল্লাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে মহাবীর বহুসংখ্য সৈনো বেল্টিত হইয়া মহাবেগে আসিতেছেন, উনি কে? এবং উ'হার বলবীর্যই বা কির্প?

বিভাষণ কহিলেন, রাম! ঐ বার রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি, উছার নাম প্রহস্ত। লংকার মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্য সণিত আছে, তাহার তৃতীর ভাগ ইতারই সহিত আসিতেছে। ইনি অস্তজ্ঞ ও বার, ইহার বলবিক্রম সর্বতই প্রথিত আছে।

অনন্তর বানরেরা প্রহস্তকে দেখিতে পাইল। প্রহস্ত ভীমবল ও ভীমম্তি।
ঐ বীর রাক্ষসে পরিবেদিউত হইয়া মৃহ্মুর্হ্ গর্জন করিতেছেন। তখন বানরগণের মধ্যে তুম্বল কোলাহল উপস্থিত; উহারা প্রহস্তের সম্মুখীন হইয়া
তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের হস্তে বিবিধ অস্ত্রগদ্দ ; কেহ খলা,
কেহ শন্তি, কেই কম্পি, কেহ শ্লে, কেহ বাণ, কেহ মুফল, কেহ গদা, কেহ পরিঘ
কেহ প্রাস, কেই পরশা ও কেহ বা ধন্ গ্রহণ করিয়াছে। তংকালে উহারা
বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে চলিল। বানরেরাও প্রতিপত বৃক্ষ ও প্রকাশ্ড
শিলা লইয়া ধ্যবমান হইল। উভয়পক্ষীয় বীর একত হইবামাত ঘোরতর যুম্ধ
হইতে লাগিল। বানরেরা বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ এবং রাক্ষসেরা শরক্ষেপে প্রবৃত্ত
হইল। বানরেরা বহুসংখ্য রাক্ষসকে এবং রাক্ষসেরা বহুসংখ্য বানরকে বিনাশ

করিতে লাগিল। উহারা পরস্পর পরস্পরকে শ্ল চক্র পরিষ ও পরশ্ন দ্বারা ছিমভিয় করিয়া ফেলিল। অনেক বীর প্রহারবেগে নির্ছেরাস হইয়া ভ্তলে পড়িল, অনেকে খণিডত হ্দয়ে ধরাশায়ী হইল এবং অনেকেই খলাঘাতে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। বীর রাক্ষসেরা পার্শ্বদেশ হইতে বানরগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং বানরেরাও সরোষে প্রস্তর ও ব্ক্রপ্রারপ্র্বক রাক্ষসগণকে পিশ্টপোষত করিয়া দিল। কেহ কেহ বক্রস্পর্শ মুন্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে রম্ভবমন করিতে লাগিল এবং অনেকেরই মুখ চক্র্যু শুন্দক ও শীর্ণ হইয়া গেল। ক্রমশঃ রণস্থলে আর্তাস্বর ও সিংহনাদের তুমলে শব্দ উখিত হইল। উভয়পক্ষীয় যোশ্বারা বীরাচারিত পথের অন্বতী। উহারা ক্রোধবেগে নির্ভার হইয়া বক্রতীবায় যুন্ধ করিতে লাগিল। নরান্তক, কুন্তহন্ম, মহানাদ ও সম্মাত এই চারিজন প্রহন্তের সচিব; তংকালে ইহাদের হন্তে অনেক বানর বিনন্ট হইল।

অনশ্বর মহাবীর দ্বিবদ প্রশ্বরাঘাতে নরাশ্বককে, দুর্ম্ব উত্থিত হইয়া বৃক্ষাঘাতপূর্বক ক্ষিপ্রহশ্ব সম্মাতকে, বার জান্ববান ফ্রোধাবিল্ট হইয়া প্রকাশ্ব কিলাপাতে মহানাদকে এবং কপিপ্রবীর তার বৃক্ষাঘাতে কুন্তহন্কে বধ করিলেন। তথন সেনাপতি প্রহ্নত বানরগণের এই সমন্ত বারকার্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর যুক্ষ করিতে লাগিল। সৈনাগণের নিরক্ষিত্র পারিদ্রমণহেতু রণন্থলে যেন একটি ঘোর আবর্ত দৃষ্ট হইল এবং তথকে তর্মগাবহ্ল অসীম সম্মান্তবং গভার শব্দ হইতে লাগিল। রুম্পদ্রমণ প্রহাত শরনকরে বানরগণকে অতিমাহ কাতর করিয়া তুলিল। ক্রমণঃ সেনাগণের তিদেহে রণভ্রিম পূর্ণ হইয়া গেল এবং উহা বেন ভীষণ পর্বতে আকার্ণ ক্রেম্বর্তিত লাগিল। রক্তনদা প্রবাহিত হইল। বসন্তকালে কুস্মিত বৃক্ষ বারা বিশ্বলা যেমন শোভিত হয়, রণন্থল সেইর্প অপার্ব শোভা ধারণ করিল। ত্রিকাত ত্র থান্ডত অন্যরাদি দৈবল, ছিয় মন্তক্সকল মংস্যা, অংগবিশেষ শাদ্বলপ্রদেশ, রন্তমাংসাদা গ্রেরা হংস, মেদরাদি ফেন এবং বারনাদ অ্যবর্তাশব্দ। ঐ ব্যাসগরগামিনী নদী কাপ্রন্থের পক্ষে অত্যব্ত দ্বতর। করিব্য বেমন পদ্মকেন্পূর্ণ সরোবর পার হয় বারগণ সেইর্প উহা অনায়াসে পার হইতে লাগিল।

অনশ্তর সেনাপতি নীল বায়্ বেমন প্রকাণ্ড মেঘের অভিম্থে প্রবাহিত হয় সেইর্প প্রহতের দিকে মহাবেগে চলিলেন। তন্দ্রে প্রহতে শরাসন গ্রহণপ্রক নীলের প্রতি ধাবমান হইল এবং উ'হাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরব্জি করিছে লাগিল। প্রহতের শরজাল নীলকে বিশ্ব করিয়া রুট সপ্রের নায় বেগে জ্গর্জে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরে নীল এক বৃক্ষ উৎপাটনপ্র্রক প্রহতকে প্রহার করিলেন। প্রহত্তও কোমভরে সিংহনাদপ্র্রক উহার প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তখন নীল ঐ দ্রাঘাকে নিরুত করিছে না পারিয়া, ব্য যেমন শরংকালে থাটিতি আগত বৃদ্দিপতে নিমালিত নেত্রে সহ্য করে সেইর্প তিনি উহার শরপতে নিমালিত নেত্রে সহ্য করে সেইর্প তিনি উহার শরপতে নিমালিত নেত্রে সহ্য করে সেইর্প তিনি উহার শরপতে কিমালিত নেত্রে সহ্য করিছেন। পরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শাল ব্কের আঘাতে প্রহত্তের অশ্বসকল বিনশ্ট করিলেন এবং বলপ্র্রক উহার শরাসন শ্বিশুভ করিয়া প্নঃ প্রঃ সিংহনাদ করিছে লাগিলেন। পরে প্রহত রথ হইতে লক্ষ্য প্রদানপূর্বক এক ভীষণ ম্যুল লইয়া উ'হার সম্ম্থীন হইল। ঐ দৃই জাতবৈর মহাবীর প্রতিম্বে দশ্ভায়মান হইয়া রক্তাক্ত দেহে

মদস্রাবী মাতিংগবং নিরাক্তিত হইলেন এবং স্তাক্ষ্য দশনে প্রদপর প্রদপরকে দংশন করিতে লাগিলেন। উ'হারা দ্ইজনই সিংহ ও ব্যাদ্রের ন্যায় ভীমম্তি এবং দ্ইজনই সিংহ ও ব্যাদ্রের ন্যায় হিংস্র; দ্ইজন জয়প্রাী প্রায় তুল্যাংশে অধিকার করিরাছেন এবং দ্ই জনই ইন্দ্র ও ব্রাস্ক্রের ন্যায় যশ আকাশ্যা করিতেছেন। ইত্যবসরে সেনাগতি প্রহন্ত বহু আয়াসে নীলের ললাটে এক ম্যলাঘাত করিল। ম্যলপ্রহার মাত্র তাঁহার ললাটপট্ট ভেদ করিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। তিনি অভান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং এক বৃক্ষ গ্রহণপ্রক প্রহন্তের বক্ষঃম্থলে প্রহার করিলেন। প্রহন্তও ঐ বৃক্ষপ্রহার লক্ষ্য না করিয়া ম্যল গ্রহণপ্রক নীলের প্রতি ধাবমান হইল। নীলও এক প্রকান্ত শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উহার মন্তক লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রহন্তের মন্তক শতধা চ্র্ল হইয়া গেল। সে হতপ্রী হতবল হতক্ষীবন নির্মিদ্রয় হইয়া ছিয়ম্ল ব্কের ন্যার সহসা ভ্তলে পড়িল এবং তাহার স্বাঞ্গ হইতে প্রস্রবণের নায় রক্তপ্রবাহ ছ্টিতে লাগিল।

প্রহৃত বিনক্ট ইইলে রাক্ষসসৈন্য অতান্ত বিষয় হইয়া লঞ্চার দিকে পলাইতে লাগিল। সেতৃভঞ্গ ইইলে জল যেমন আর রুখ থাকিতে পারে না, সেইর্প উহারা সেনাপতির বিনাশে রণস্থলে আর তিন্ঠিতে পারিল না। সকলে নির্দাম ও নির্গেসাহ ইইয়া লঞ্চায় প্রবেশ করিল এক চিন্তার মোনাবলন্বনপূর্বক নিবিড়তর শোকে যেন বিচেতন ইইরা পড়িল

এদিকে মহাবার নাল জয়লাভপ্রেক ক্রেটমনে রাম ও লক্ষ্মণের সমিহিত হইলেন। তংকালে সকলেই ভাঁহার এই বারকার্বে ভাঁহাকে বারপরনাই প্রশংসা





এই বলিয়া ইন্দুশন্ত্রাবণ সদশ্বধোজিত অধ্যারকলপ রথে আরোহণ করিলেন।
শংখ, ভেরী ও পণব বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণের মধ্যে কেই বাহনক্ষোটন কেই সিংহনাদ এবং কেই বা স্ব-স্ব বলবীর্ষের আস্ফালন করিতে
লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণ প্রোস্তবে প্রিজত হইরা সম্বর বহিগতি হইলেন এবং

পর্ব তপ্রমাণ দীশ্তম্তি জনলশতনের রাক্ষসগণে বেণ্টিত হইয়া ভ্তপরিবৃত রুদদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর নিগতি হইবামার দেখিলেন, বানরসৈন্য ক্ক পর্বত উদ্যত করিয়া, মেঘবং গভীর ও সম্দেবং ঘোরতর গর্জন করিতেছে।

তখন ভ্রেগরাজবং প্রকাশ্ত দোর্দ শুলালী রাম অতি প্রচশ্চ রাক্ষসসৈন্য নিরীক্ষণপূর্বক বিভীষণকে জিল্পাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে সমস্ত সৈন্য পতাকা যক্ত ও ছত্রে শোভিত হইতেছে, যাহাদের হস্তে প্রাস অসি শ্লে প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, যাহারা অতিমান্ত সাহসী এবং মহেন্দ্রপর্বততুলা হস্তিসমূহে পরিপ্রণ ; ঐ অক্ষোভ্য সৈন্য কোন্ সহাবীরের?

মহামতি বিভীষণ কহিলেন রাজন ! ঐ বে বীর হস্তিপ্রেঠ অধির্ড, যাঁহার মুখ তর্ণ স্থাবং রভবর্ণ, যিনি শরীরভারে স্ববাহন হস্তীর মুস্তক কম্পিত করিয়া আসিডেছেন, উত্থার নাম অকম্পন। ঐ যিনি রথারোহণপূর্বক ইন্দ্রধন্তেল্য শরাসন ব্যরংবার আস্ফালন করিতেছেন, সিংহ বাঁহার কেতু, যিনি করালদশন হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, উনি রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রজিং। যিনি বিন্ধ্য অস্ত ও মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় উচ্চ, যিনি স্থাতিরথ ও মহাবীর, যিনি বিশাল ধন্ মৃত্যুর্হ, আকর্ষণ করিতেছেন, উনি অতিকার। ঐ বাঁহার নেশ্রনর প্রাতঃস্থের ন্যার রন্তবর্গ, যিনি ঘণ্টানিনাদী অতিকার প্রেঠ আরোহণপূর্বক মৃত্যুর্হ, গঙ্কান করিতেছেন, উনি মহাবার অতহাদর। ঐ যিনি সন্ধ্যামেখবং রন্তবর্গ, যিনি স্বর্গালভকারখচিত অন্বের তুপার উল্জ্বল প্রাস উদ্যত করিয়া আছেন, উনি বক্সবেগ পিশাচ। বিনি ঐ বিদ্যুৎকান্তিত স্কুর্ত্বিয়া শ্লে গ্রহণপূর্বক প্রিরদর্শন ব্যবহেনে মহাবেগে আ্রিউচ্ছেন, উনি ষশস্বী তিশিরা। ঐ যে মহাবীর কৃষ্ণকায়, যাঁহার বক্ষঃস্থল স্থান্ত বিশাল, সর্প বাঁহার কেতৃ, যিনি শরাসন আকর্ণ পার্বক আ্রিস্টেইন, উনি কুল্ড। যিনি ঐ মণিম্ভার্থাচিত দীশ্ত পরিষ লইয়া আগম্ন করিতেছেন, যাঁহার বীরকার্য অত্যাশ্চর্য, উনি রাক্ষ্স-সৈন্যকেতু মহাবাঁর নিকুল্ড। ঐ বে শিখরধারী বাঁর অস্ত্রপূর্ণে পত্যকাশোভিত উল্জ্বল রথে বিরাজমান আছেন, উনি নরাল্ডক। আর যিনি ঐ দেবগণেরও দর্পহারী, যিনি হস্ত্যুত্র ব্যায় উদ্ধু ও মুগের ন্যায় বিকৃতমুখ বিব্যুত্তকা খোররূপ ভুতগণে বেণ্টিত হইয়া ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যথায় সুক্ষ্যু-শলাকাশোভিত চন্দ্রাকার শ্বেডচ্ছর দৃষ্ট হইতেছে, উনি রাক্ষসরাজ রবেন। ঐ দেখ উ'হার মুস্তকে শোভন কিরীট এবং কর্ণে রত্নকু-ডন্স আন্দোলিত হইতেছে। উত্থার দেহ হিমালয় ও বিদেধার ন্যায় ভীষণ : উনি ইন্দু ও ষমেরও দপ্নাশ করিয়াছেন : এবং উনি সূর্যের ন্যার তেজস্বী।

তথন রাম কহিলেন, অহা, রাক্ষসরাজ রাবণ কি তেজদ্বী। ঐ বার দ্বীর প্রভাজালে স্বর্ধের ন্যার দ্বিরিক্ষা হইয়া আছেন। বলিতে কি, উ'হার সর্বাঞ্চা তেজঃপ্রেল আছের বলিয়া আমি উ'হার র্প প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না উ'হার যেমন দেহভাগা, দেব ও দানবেরও এইর্প নহে। ই'হার অন্যামী বারিগা দীর্ঘাকার পর্বত্যোধী ও তাক্ষ্যাস্থারী। রাবণ ঐ সমস্ত বারে বেডিত হইয়া ভীমদর্শন ভ্তগণে পরিবৃত কৃতান্তবং শোভিত হইতেছেন। বলিতে কি, আজ ভাগাক্রমেই পার্গিণ্ট আমার দ্ভিলথে পড়িয়াছে। আজ আমি সীতাহরণজনিত কোণ উহার উপর ঝাড়িব। রাম এই বলিয়া শরাসন গ্রহণ ও ত্ণীর হইতে শর উত্তোলনপ্র্ক দাড়াইলেন।



এদিকে রাবণ মহাবল রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিরা লণ্কার চারিটি প্রেম্বার, রাজপথ ও গ্রে শণ্কাশ্না হইরা স্থে অবস্থান কর। তোমরা সকলেই আমার সহিত যুম্থম্থলৈ আসিরাছ; বানরেরা এই ছিন্ত পাইলে নিশ্চরই শ্না প্রীতে প্রথম্প্রকি নানার্প উপদ্রব করিবে।

সচিবগণ রাবণের আদেশ মান্ত নিদিশ্ট স্থানে প্রদ্ধান করিল। তখন বৃহৎ মৎস্য যেমন প্র্ণ সম্প্রের প্রবাহ ভেদ করে সেইর বা রুবণ ঐ বানরসৈন্যের মধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেন। কপিরাজ স্থানি রাবণি শরণরাসন হলেত আগমন করিতে দেখিরা বৃক্ষবহলে গিরিশালেগ উৎপাটন প্রেক ভদভিম্বণে ধাবমান হইলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শুলি নিক্ষেপ করিয়া ফোললেন এবং আভিমান রুব হইয়া অজগরভাষণ কৃত্যুক্তিন এক শর গ্রহণ করিয়া ফোললেন। ঐ শর বিস্ফ্রেলিগেবল অণিনর নামে কিজনে এবং উহার গভিবেগ বায়্ব ও বল্লের অন্রুপ। রাবণ স্থানিক করিবার জন্য মহাবেগে শরপ্রয়োগ করিলেন। তখন কুমারানিকিশ্ত শক্তি বিমন ক্রেণি পর্বতকে বিদাণি করিয়াছিল সেইর্প ঐ শর বজ্লদেহ স্থানিকে অক্রেশে ভেদ করিল। স্থানিও আর্ভরবে ভ্তলে ম্ছিত হইয়া পড়িলেন। তন্দ্দেট রাক্ষসেরাও হ্ল হইয়া পনেঃ প্রেন সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনশ্তর মহাবার গবাক্ষ, গবর, স্বাবেশ, থাবছ, জ্যোতির্ম্থ ও নল গিরিশ্গা উৎপাটনপ্র্বিক রারণের প্রতি মহাবেশে ধাবমান হইলেন। রাবণ শাণিত শরে বানরনিক্ষিত বৃক্ষ শিলা বার্থা করিয়া অনবরত শরব্ণিট করিতে লাগিলেন। তথন ভীমকার বানরগণের মধ্যে অনেকে রাবণের শরে ছিল্লভিল হইল, অনেকে আহত ও অনেকে ভূতলে পতিত হইল এবং অনেকেই ভাত হইয়া কাতর শ্বরে শরণাগতরক্ষক রামের আশ্রয় লইল। তথন মহাবার রাম বানরগণের এইর্পা অবস্থা দ্বেট আর নিশ্চেট থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধন্বাণ হক্ষেত উথিত হইলেন। ইতাবসরে মহাবার লক্ষ্যণ তাঁহার সলিহিত হইয়া কৃতাঞ্চলিপ্টে কহিলেন, আর্বা! দ্রোগ্যা রাবণের সংহারকক্ষেপ একমার আমিই পর্বাণ্ড। এক্ষণে আপনি আদেশ কর্ন, আমিই গিয়া উহাকে বিনাশ করিয়া আসি।

তখন তেজস্বী রাম কহিলেন, বংস! তবে যাও, রাবণের সহিত সাবধানে বৃশ্ধ করিও। সে মহাবল ও মহাবীর্ষ ; তাহার পরাক্তম অভ্চত্ত ; সে ক্রোধাবিল্ট হইলে রিলোকেরও দ্বঃসহ হইরা উঠে। তুমি বৃশ্ধকালে সততই তাহার ছিদ্রা-ন্সম্ধান করিবে এবং স্বছিদ্রের প্রতিও স্তেক্তিয় দৃশ্টি রাখিবে। বংস! অধিক

আর কি, চক্ষ, ও ধন, দ্বারা সর্বদাই আত্মরক্ষা করিও।

তথন বার লক্ষ্যণ রামকে আলিজ্যন ও অভিবাদনপূর্বক বৃদ্ধার্থ নিগতি হইলেন। অদ্রে ভামবাহ্ম রাবণ ভাষণ ধন্ম আকর্ষণ ও শর বর্ষণপূর্বক বানর-সৈন্য ছিল্লভিল করিতেছিলেন। তন্দুন্টে হন্মান তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং অবিলন্দে উহার রপের নিকটপ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ও উহাকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, দুর্ব্ত! রক্ষার বরে তুই দেব দানব গণ্ধর্ব কক্ষ ও রাক্ষসের অন্ধ্য হইয়া আছিস, কেবল বানর হইতেই তার ভয়। এক্ষণে এই আমি পণ্ডাজ্যালিব্র দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়াছি, আজ ইহাই তোর দেহ হইতে বহুদিনের প্রাণ কাড়িয়া লইবে।

তখন ভীমবল রাবণ রোষার্ণ নেত্রে কহিলেন, বানর! তুই নির্ভারে শীঘ্রই আমায় প্রহার কর: ইহার বলে তোর স্থিরকীতিলাভ হোক্। আজ আমি অগ্রে তোর বলবীর্য পরীক্ষা করিয়া পশ্চাং তোরে বধ করিব।

হন্মান কহিলেন, রাক্ষস! ভাবিয়া দেখ্ আমি তোর পত্রে অক্ষকে অপ্রে বধ করিয়াছি।

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত ক্লোবে অধার হইয়া উঠিলেন এবং হন্মানের বক্ষে এক চপেটাঘাত করিলেন। হন্মান প্রহারবেগে অভিন্তি ইইয়া পড়িলেন এবং ধৈর্যবলে মহেতে কাল মধ্যে স্থান্থর হইয়া ক্লোধভতি উহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাবণ ভ্রিফলপকালীন পর্বভবং বিচ্নিত হইয়া উঠিলেন। ঋষি সিম্ধ স্থাস্থর ও বানরেরাও এই ব্যাপার স্বচ্ছে তিজক করিয়া হ্তমনে কোলাহল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে রাবণ কিণ্ডিং আশ্বন্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধ্, সাধ্, তোমার বিলক্ষণ বলবীর্য আছে, তুমিই আমার শ্লাঘনীয় শন্।

হন্মান কহিলেন, রাক্ষস! তুই যে আমার এই চপেটাঘাতে এখনও জীবিত আছিস ইহাতেই আমার বলবীরে ধিক। নির্বোধ! বৃথা কি আস্ফালন করিতেছিস, তুই একবার আমায় মারিয়া দেখ্। পরে আমি এক মুন্দিতে তোরে যমালফে প্রেরণ করিব।

রাবণের ক্রোধ প্রজন্ত্রিত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্ত লোচনে হন্মানের বিশাল বক্ষে এক ম্থিউপ্রহার করিলেন। ম্থিট বেগে বক্সকলপ; হন্মান তংপ্রভাবে প্রনঃ প্রনঃ বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তখন রাবণ উ'হাকে পরিত্যাগ করিয়া নীলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মমবিদারণ ভ্রজগভীষণ শরে উ'হাকে বিশ্ব করিলেন। সেনাপতি নীল তামিক্ষিণত শরে ক্লিন্ট হইয়া এক হস্তেই তাহার প্রতি এক শৈলশ্ভগ নিক্ষেপ করিলেন।

ঐ সময় তেজস্বী হন্মান আশ্বসত হইয়া যুম্থার্থ পুনর্বার প্রস্তৃত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে নীলের সহিত বৃন্ধ করিতে দেখিরা সরোবে কহিলেন, রাবণ! তুমি অনোর সহিত বৃন্ধ করিতেছ, এসেমর তোমাকে আক্রমণ করা সংগত হইতেছে না।

অনশ্তর রাবণ নীলানিকিশ্ত শৈলশার সতিটি স্তীক্ষা শরে চ্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দ্দেই সেনাপতি নীল কেনে প্রলয়ান্দিবং জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রতি অন্বকর্ণ, শাল, মুকুড়ি আম ও অন্যান্য বৃক্ষ মহাবেগে নিকেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্রিফিল্ড বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া নীলের প্রতি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহাবীর নীল থবাকার হইয়া সহসা তাঁহার ধ্রজদন্ডের উপর আরোহণ করিলেন। রাবণ উহার এই দ্রংসাহসের কার্য দেখিয়া রেন্থে জর্মলিয়া উঠিলেন। তংকালে নীলও কথন তাঁহার ধ্রজদন্ডের অগ্রভাগ, কথন ধন্র অগ্রভাগ এবং কথন বা কিরীটের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও হন্মান মহাবীর নীলের এই অভ্রত কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাবণও নীলের এই ক্ষিপ্রকারিতার স্তাস্ভত হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য প্রদীশত আন্দের অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তংকালে বানরেয়া রাক্ষসরাজকে অত্যন্ত বাস্তসমস্ত দেখিয়া হ্র্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল। রাবণ বানরগণের এই হর্ষনাদে যারপরেনাই জোধাবিষ্ট হইলেন এবং ব্যুত্তানিবন্ধন কিংকর্তব্যাবিম্ট হইয়া রাহিলেন। তাঁহার হস্তে আন্দেনর অস্যা, তিনি ধ্রজাগ্রাস্থত নীলকে ঘন-ঘন নিরীক্ষণপর্যক কহিলেন, বানর! তুই বঞ্চনাবলে ক্ষপ্রকারী হইয়াছিস, এক্ষণে যদি পারিস ত আপনার প্রাণ রক্ষা কর্। তুই প্নাঃ প্নঃ নানার্প র্পধারণ করিতেছিস এবং আপনার প্রাণরক্ষার তৎপর হইয়াছিস, এক্ষণে আমি এই আন্দেনর অস্ত্র পরিত্যাগ করি, আজ্ব ইহা নিস্ট্রই ডোর প্রাণ নন্ট করিবে।

এই বলিয়া রাবণ নীলের বক্ষে আগেনর অস্ত বিদ্ধাপ করিলেন। নাল ঐ অসে আহত হইবামাত অগিনতে দহামান হইয়া কিসাঁ ভ্তলে পড়িলেন। তিনি পিতৃমাহাত্মা ও স্বতেজে জানুর উপর ভর বিদ্ধাপভ্তলে পতিত হইলেন, কিস্তৃতংকালে তাঁহার প্রাণ নন্ট হইল না। প্রকৃতি রাবণ মহাবার নীলকে বিচেতন দেখিয়া মেঘগণভারিনির্ঘোষ রথে লক্ষ্টেশ্র দিকে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাণত হইয়া বানরগণকে নিবারণ ও বতেজে অবন্ধানপ্রেক মাহামহিন্ন ধন্ আস্ফালেন করিতে লাগিলেন। তালন মহাবার লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি আজ আমার সহিত বৃদ্ধা করি বানরগণের সহিত বৃদ্ধা তোমার ন্যায় বারের কর্তব্য নহে। এই বলিয়া তিনি ধনুকে টাকার প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাবণ মহাবীর লক্ষাণের এই বাক্য ও কঠোর জ্যাশব্দ প্রবণ করিয়া সজোধে কহিলেন, লক্ষাণ! তুই ভাগ্যবলেই আমার দ্ভিপথে পড়িয়াছিস, আজ তোর কিছ্তেই নিস্তার নাই; তুই নির্বোধ; আজ ভোরে এখনই আমার শরে মৃত্যুমুখ দর্শন করিতে হইবে।

তখন লক্ষ্মণ দংজ্যাকরাল রাবণকে নির্ভারে কহিলেন, রাজন্! মহাপ্রভাব বারেরা কদাচই ব্থা আক্ষালন করেন না, রে পাপিষ্ঠ! তুই কেন নির্থাক আত্ম-লাঘা করিতেছিস। আমি তোর বলবিক্তম জানি, তোর প্রভাব ও প্রতাপও অবগত আছি; এক্ষণে ব্থা গর্বে কি প্রয়োজন, আয় এই আমি ধন্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছি।

অনশ্তর রাবণ ক্রোধাবিন্ট হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সাতিটি স্তীক্ষ্ম শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও স্থাণিত শরে তৎসম্দর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ স্বনিক্ষিণত বাণ ছিলদেহ উরগের ন্যায় সহসা খণ্ড খণ্ড হইতে দেখিয়া অত্যন্ত র্ভ হইলেন এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শরব্দিট করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ক্রে অর্ধচন্দ্র কর্ম ও ভল্লান্দ্র শ্বারা তলিক্ষিণত শর খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং স্বন্ধানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তখন রাবণ লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রহন্ততা-হেতু আপনার উৎকৃষ্ট অন্যনকল বার্থ দেখিয়া বিন্মিত হইলেন এবং প্রেবার উহার প্রতি স্তুতীক্ষ্ম শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রবিক্ষম

লক্ষ্মণও তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অন্দিকল্প শর ভীমবেগে নিক্ষেপ করিলেন। রাবণও তৎক্ষণ্যৎ ভাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং প্রজাপতি রক্ষার প্রদত্ত প্রলয়াণ্নতুল্য শরদ্বারা উ<sup>\*</sup>হার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণ অত্যন্ত ব্য**থিত** হইয়া লোল শরাসন গ্রহণপূর্বক বিমোহিত হইয়া পড়ি*লেন*। পরে পুনর্বার অতিকল্টে সংজ্ঞালাভপূর্বক উ'হার শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া, তিন শরে উ'হাকে বিন্ধ করিলেন ৷ রাক্ষসরাজ রাবণও প্রহারবাথায় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন এবং পুনর্বার অতিকন্টে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তাঁহার সর্বাধ্য শোণিতধারায় সিম্ভ ও বসায় আর্দ্র। তিনি ফ্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মদত্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বানরগণের পক্ষে অতিমাত্র ভীষণ এবং সধ্য বহ্নির ন্যায় উগ্রদর্শন। রাবণ লক্ষ্যণকে লক্ষ্য করিয়া ভাষা নিকেপ করিলেন। লক্ষ্যণ ঐ শস্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া হ্তাণ্নিকলপ শর স্বারা স্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তথাপি উহা বেগে আসিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষে প্রবেশ করিল। তিনি মহাবল, কিন্তু শান্তপ্রহারে ম্ভিতি হইকেন। রাক্ষসরাজ রাবণও বিহ**্বল অবস্থার তাঁহাকে** গিয়া সহসা বলপ্রিক ভ্রুজপঞ্জরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বে মহাবীর হিমালর মদ্দর সুমের, এবং দেবগণের সহিত গ্রিলোক উৎপাটন করিতে সমর্থ, তিনি লক্ষ্মণকে কোনক্রমেই উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ঐ সময় দানবদপ হার্ম লক্ষ্মণ স্বয়ং যে বিষ্ফ্র অপরিচ্ছিত্র অংশ তাহা সমরণ করিলেন। ফলুন্ত তংকালে রাবণ বাহ্ববেন্টনে

পাড়নপূর্বক তাঁহাকে কিছুতেই সঞ্চালন ক্রিপ্তে পারিলেন না।

অনশ্তর হন্মান ক্রোধাবিষ্ট হইল ক্রুইবেগে গিয়া রাবণের বক্ষে এক
মাণিইপ্রহার করিলেন। রাবণ ঐ মাণিইপ্রেলের রথোপরি বিচেতন হইয়া পাড়লেন।
তাঁহার মাখ চক্ষা ও কর্ণ দিয়া অধিকাত রক্ত নিগতে হইতে লাগিল; সর্বাপা
ঘারিতে লাগিল; তিনি নিম্নেই ইয়া রথোপন্থে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিসকল বিক্র উনি যে তখন কোখার আছেন তাহা কিছুই
বাঝিতে পারিলেন না। ঐ সময় সার্রাসার থাবি ও বানরেরা তাঁহাকে তদবস্থ
দেখিয়া মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

পরে মহাবীর হন্মান ব্রক্ষাস্থাবিদ্ধ লক্ষ্যণকে দ্ই হস্তে তুলিয়া লইয়া রামের নিকট আনিলেন। লক্ষ্যণ যদিও শত্রগণের অপ্রকশ্পা, কিন্তু হন্মানের সন্ধিদ ও ভব্তিনিকাধন অত্যত লঘ্ডার হইলেন। রাবণের শব্তিও উহাকে পরিত্যাগপ্রক প্নের্বার সক্ষানে উপস্থিত হইল। পরে রাবণ সংজ্ঞালাভপ্রক শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্যণও স্বয়ং যে বিষ্কৃর অপরিচ্ছিয় অংশ তাহা সমরণপ্রক আশ্বস্ত ও নীরোগ হইলেন।

ইতাবসরে রাম রাবণের হতে বহুসংখ্য বানরসৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া তদতিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর হনুমান তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীর! বিষ্ণু যেমন বিহগরাজ গরুড়ের প্রেঠ আরোহণপূর্বক স্রুইবরী অস্বরকে দমন করিয়াছিলেন সেইরূপ আজ তুমি আমার প্রেঠাপরি আরোহণপূর্বক রাবণকে গিয়া শাসন কর।

তখন মহাবীর রাম হন্মানের পান্ঠে উঠিলেন এবং রথপথ রাবণকে নিরীক্ষণ-পর্বেক ধাবমান হইলেন। বোধ হইল যেন ক্রোধাবিন্ট বিষদ্ অসত উদ্যত করিয়া দানবরাজ বিলর প্রতি চলিয়াছেন। রাম কার্মন্কে বক্তধনিবং কঠোর ভীষণ টংকার প্রদান করিতে লাগিলেন এবং গশ্ভীর বাক্যে রাবণকে কহিলেন, রে দ্বেত্তি! তিন্ঠ তিন্ঠ, তুই আমার এইরূপ অপকার করিয়া এক্ষণে আর কোথায়

গিয়া নিস্তার পাইবি। যদি তুই আজ ইন্দ্র যম স্থা রক্ষা অণ্নি ও র্দ্রেরও শরণাপার হইস, যদি তুই দিগল্তে পলায়ন করিস তথাচ কোথাও গিয়া তোর নিস্তার নাই। আজ তুই রণস্থলে লক্ষ্যণকে শান্তপ্রহার করিয়াছিস, তিনি সেই প্রহারবেগে বিষয় হইয়াছেন; এক্ষণে এই দ্বেখণান্তির জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ আমি তোরে প্রপোরের সহিত সমরে সংহার করিব। দেখ্, আমিই সেই জনস্থানবাসী অল্ভ্রতদর্শন চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছি।

অনন্তর মহাবল রাবণ পূর্ববৈর সমরণে জাতক্রেম হইয়া য্গান্তের অণিনজনালার ন্যায় করাল শরে বাহক হন্মানকে বিল্ম করিলেন। হন্মান স্বভাবতঃ তেজ্বনী, শরপ্রহারমায় তাঁহার তেজ শতগাল বিশ্ব করিলেন। হন্মান স্বভাবতঃ তেজ্বনী, শরপ্রহারমায় তাঁহার তেজ শতগাল বিশ্ব হইলেন এবং তংক্রণাং শাণিত মরজালে রাবণের অন্ব চক্র ধন্ত ছয় পতাকা সারথি শ্লে ও খলোর সহিত রথ চ্র্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে স্বরাজ ইল্ম বেমন স্মের্কে বক্রাঘাত করিয়াছিলেন, সেইর্প তিনি উহার বিশাল বক্ষে এক শরাঘাত করিলেন। কিন্তু যে মহাবীর ইল্মের বক্সও অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলেন তিনি রামের শরে কাতর ও বিচলিত হইলেন। তাঁহার করিপতে শরাসন স্থালিক হইয়া পড়িল। তখন রাম প্রদীত অর্ধচন্দ্র ন্যায়া উহার উল্জন্ত কিরয়াছিলেন তিনি রামের শরে কাতর ও বিচলিত হইলেন। তাঁহার করিপতে শরাসন স্থালিক হইয়া পড়িল। তখন রাম প্রদীত অর্ধচন্দ্র ন্যায়া উহার উল্জন্ত কিরয়াছিলেন হিল্মের ন্যায় দ্বে হইতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ নির্বিশ্ব সর্প এবং নিত্রভা তখন রাম কহিলেন, রাবণ! তুমি দোরতর যুম্থ করিয়াছ, তোমার হঙ্কে কামাদের বিল্তর বাঁর বিনন্ত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি পরিপ্রান্ত, এই কারবে আমি তোমায় বধ করিলাম না। অতঃপর অন্তরা দিতেছি এখনই প্রদান করি, তুমি রণস্থল হইতে বারগণের সহিত নির্গত হও এবং লঞ্চায় প্রবেশ্ব করিলাম কর, পশ্চাৎ রখারোহণে প্রত্যাগমন করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ করির

তখন রাবণ হতগর্ব ও বিকা হইয়া সহসা লংকার প্রবেশ করিলেন। রামও বানরগণের সহিত লক্ষ্মণকে স্কেথ করিয়া দিলেন। তংকালে দেবাস্র এবং ভ্রে উরগ ভ্রের ও খেচর প্রাণিগণ রাবণকে পরাস্ত দেখিয়া মহা কোলাহল করিতে কাগিল।

ষাল্টভন সার্গ । রাক্ষসরাজ রাবণ হতদর্গ ও বিমনা হইরাছেন। সিংহের নিকট হৃতী ও গর্ডের নিকট সর্প থেমন পরাস্ত হয়, তিনি সেইর্প রামের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। রামের শর ধ্মকেতৃর ন্যায় ভীষণ এবং শরজ্যোতি বিদ্যুৎবৎ দ্ণিট-প্রতিঘাতক। রাবন সেই সমস্ত শর স্মরণপূর্বক প্নঃ প্নঃ ব্যাথিত হইতে লাগিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের প্রতি দ্ণিটপাত-পূর্বক কহিলেন, সচিবগণ! আমি প্রতাপে ইন্দুত্ল্য, কিন্তু যথন একজন সামান্য মন্যের নিকট পরাস্ত হইলাম, তখন বোধ হয় আমি যে সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়াছিলাম তৎসম্দয় পশ্ড। পূর্বে প্রজাপতি রক্ষা আমাকে কহিয়াছিলেন, রাবণ! তুমি জানিও কেবল মন্যাক্ষাতি হইতেই তোমার যা কিছ্ ভয়; এক্ষণে তাঁহার সেই তীরবাক্ষ আমাতে কলিত হইল! আমি তাঁহার নিকট কেবল দেবদানব গন্ধব্ব যক্ষ রাক্ষস ও স্বর্ণ এই কয়েকটি জাতির হস্তে আপনার অবধ্যম্ব



প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে মন্ত্রাকে লক্ষ্যই করি নাই। এক্ষণে বোধ হয় এই দশরথতনয় রামই সেই মন্স্য। পূর্বে ইক্ষ্যাকুনাথ অনরণ্য আমায় এই বলিয়া অভিশাপ দেন, রে কুলকলব্দ ! আমার বংশে একজন বীরপুরুষ উৎপন্ন হইবেন, তিনিই তোরে পত্রমির ও বলবাহনের সহিত সমলে নির্মাল করিবেন। আমি পূর্বে একবার বেদবভীর প্রতি বলপ্রকাশ করিয়াছিলাম ; তিনিও সেই অবমাননায় কুপিত হইয়া আমাকে অভিশাপ দেন। একণে বোধ হইতেছে যে সেই বেদবতীই এই জানকীর্পে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আরও দেবী উমা. নন্দীশ্বর, বর্ণুক্ন্যা পর্যঞ্জকস্থলা ও রম্ভাও আমাকে যেরপে অভিশাপ দেন এখন তাহা বিলক্ষণ ফলবং হইতেছে। বলিতে কি **প্রি**ষবাকা কলাচ মিথাা হয় না। রাক্ষসগণ! অতঃপর তোমরা উপস্থিত এই বিকটি দ্বে করিবার জন্য যদ কর। সকলে রাজপথ প্রশ্বার ও প্রাকারে সুমর্বজ্ঞ ইইরা থাক। মহাবীর কুম্ডকর্ণ খোর নিদ্রায় আছেল, তাঁহাকে গিয়া এখুবুই জার্গারত কর। তাঁহার গাম্ভীর্যের তুলনা নাই, তিনি দেবদানবদর্পনাশক বিদ্ধান ব্রহ্মার শাপে অভিভত্ত হইয়া খোর নিদ্রায় আচ্ছম আছেন, তাঁহাকে বিশ্বাক্তিগারিত কর। তিনি কামে অভিভত্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া এই যুদ্ধের নূর্ম স্মাস প্রে হইতে পরম সুখে নিদ্রিত আছেন। সেই মহাবীর সমস্ত রাক্ষ্যেকিটা ; তিনিই রাম লক্ষ্যণ ও বানরগণকে শীদ্রই বিনাশ করিবেন। যুদেখ ড়িইিরি বজবিক্তম স্থেসিম্থ, তিনি স্থাসভ সর্বদাই শয়ান আছেন। আমি এই ঘোরতর সংগ্রামে রামের হস্তে পরাস্ত হইয়াছি। এক্সণে তাঁহাকে জাগরিত করিলে আমার এই পরাজয়দঃখ কদাচই থাকিবে না। দেখ, যদি এই বিপদে তিনি আমার কোনর প সাহাষ্য না করেন তবে তাঁহাকে লইয়া কি প্রয়োজন?

তথন রস্তুমাংসাশী রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞা পাইবামার বিবিধ ভক্ষাভোজ্য ও গণ্ধমাল্য লইয়া শশবাদেত কুম্ভকর্ণের আলয়ে চলিল। কুম্ভকর্ণের গা্হা অতি রমণীয় এবং চতুর্দিকে একষোজনবিস্তৃত। উহার ন্বার প্রকাশ্ভ এবং অভ্যান্তর স্কুপগন্ধে পরিপূর্ণ। মহাবল রাক্ষসেরা প্রবেশকালে কুম্ভকর্ণের নিঃম্বাসবায়ুতে প্রতিহত হইয়া দ্রে পড়িল এবং অতিকন্টে প্রতিনিব্ত হইয়া গা্হামধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ গা্হার কুট্রিমতল কাঞ্চনমর; রাক্ষসেরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব ক দেখিল মহাবীর কুম্ভকর্ণ বিকৃতভাবে প্রসারিত পর্বতের ন্যায় শ্যান ও নিদ্রিত আছেন।

অনন্তর রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া উ'হাকে জাগরিত করিতে লাগিল।
কুম্ভকরের শরীরলাম উধের উল্লিভ; তিনি ভ্রজণের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস
ফেলিতেছেন। ঐ নিঃশ্বাসবায়্তে লোকসকল ঘ্র্ণমান। তাঁহার নাসাপ্ট অতিভীষণ
এবং আস্যকুহর পাতালের ন্যায় প্রশান্ত; তাহার সর্বাঞ্জে মেদ ও শোণিতের
গান্ধ নিগতি হইতেছে। তিনি স্বর্ণাঞ্গদধারী এবং উল্জেবল কিরীটে স্ব্রিজ্যোতি
বিস্তার করিতেছেন।

অনম্পুনিয়াস্থ্ৰস্পান্তক একংছবুণৈর স্থিতি হিলাক্ত স্বতিপ্ৰমাণ

সঞ্জয় করিতে লাগিল। মূগ মহিষ ও বরাহ প্রভাতি ভক্ষ্য দুব্য স্ত্পাকার করিয়া র্যাখল এবং রক্তকলস ও বিবিধ মাংস আহরণ করিল। পরে উহারা তাঁহার দেহে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপনপূর্বক তাঁহাকে মাল্য ও চন্দনের স্ববাস আম্রাণ করাইতে লাগিল। চতুদিকৈ ধ্পোগন্ধ কিন্তৃত, তংকালে অনেকে উ'হার স্তৃতিবাদে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে জলদবং গভীর গর্জন এবং অনেকে শশান্ত্রশন্ত্র শন্থবাদন করিতে नाशिन, खत्तरक अभन्यतः हीश्कावशार्यक वार्वास्कारेन धवर जाँदाव অধ্যচাनन আরম্ভ করিল। তখন নভোমন্ডলে উড্ডীন বিহঙ্গগণ শংখ ভেরী ও পণবের শব্দ, বাহ্যাস্ফোটন ও সিংহনাদে ব্যথিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্পের ঘোরনিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। তখন রাক্ষসগণ ভাশাভী গিরিশ্গে মাফল ও গদা গ্রহণপূর্বক তাঁহার বক্ষে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে মাণ্টিপ্রহার করিতে লাগিল, কিল্ড ডংকালে ঐ সকল বীর কুল্ডকর্ণের নিঃশ্বাসবেগে কিছুতেই তাঁহার সম্মুখে ডিভিতে পারিক উহাদের সংখ্যা দশ সহস্র, উহারা কম্পারিকর হইরা ঐ অঞ্চনপঞ্জনীল কুল্ডকর্ণকে বেষ্টনপূর্বক প্রবোধিত করিতে লাগিল, কিন্তু তাদ্বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়াতে অপেক্ষাকৃত দার্ণ যন্ন ও চেণ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহারা ঐ বীরের দেহোপরি সঞ্চরণ করিবার জন্য অশ্ব উশ্ব হস্তী ও গর্দভকে প্না: পুমুহ অণ্কুশাঘাত করিতে লাগিল, সবলে শৃত্যু ভেরী পশ্ব কুম্ভ ও মৃদ্ত্য বাদ্ন ক্রি সমস্ত প্রাণের সহিত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকাষ্ঠ মূষল ও মূদগর প্রহার আরম্ভ করিল। তংকালে ঐ তুমূল প্রহারশব্দে বনপর্বতের সহিত লঙ্কা পূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু সূখস্তে কুম্ভবর্ণ কিছুতেই জাগরিত হইলেন না।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ শাপাভিভ্ত মহাবীরের নিদ্রাভগ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিণ্ট হইল। কেহ কেহ উহাকে সচেতন করিবার জন্য বলপ্রকাশ, কেহ কেহ ডেহারদেন ও কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ উহার কেশছেদন, কেহ কেহ উহার কর্ণদংশন এবং কেহ কেহ বা উহার কর্ণে জলসেক করিতে লাগিল; কিন্তু কুম্ভকর্ণ ঘোরনিদ্রায় নিম্পন্দ হইয়া রহিলেন। পরে অনেকে তাঁহার মম্ভক কক্ষ ও সমস্ত গাত্রে ক্টমন্দ্রায়াতে প্রব্যু হইল, অনেকে রক্জ্বেশ্ব শতঘানী প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের কিছুতেই নিদ্রাভগ্য হইল না।

অনন্তর সহস্র হস্তী তাঁহার দেহোপারি বেগে বিচরণ করিতে লাগিল। এই হিস্তগণের সন্ধারে তিনি স্পর্শস্থ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন এবং ক্রাত হইয়া জ্ম্ভা ত্যাগ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ বীর ভ্রন্থগদহতুল্য গিরিশিখরাকার বস্তুসার বাহ্মুগল প্রসারণ এবং বড়বাম্থ-সদ্শ মুখ ব্যাদানপূর্বক বিকৃতাকারে জ্ম্ভা ক্রেম্বিগ্রেগ জিদত মার্তভের নাার আসাক্হর পাতালবৎ গভীর; মুখমন্ডল ম্রেম্বিগ্র্ত বায়্বৎ বেগে বহিতে লাগিল। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দুই চক্ষা জনলম্ভ আণ্নতুল্য, তাহা হইতে বিদ্যাংবং জ্যোতি নিগতি হইতেছে, তংকালে ঐ দুই নেত্র প্রদীস্ত মহাগ্রহের ন্যায় দুন্ট হইতে লাগিল।

অন্তর রাক্ষ্সেরা কুল্ডকর্শকে সম্ম্বন্থ স্থেচ্র ভক্ষ্য ভোজা দেখাইরা দিল। তিনি বরাহ ও মহিষ আহার করিতে লাগিলেন এবং ক্ষ্যার্ভ হইরা রাশি রাশি মাংস ভক্ষণ এবং ভৃষ্ণার্ভ হইরা শোণিত, বহু কলস বসা ও মদ্য পান করিতে লাগিলেন।

তথন রাক্ষসেরা কৃশ্ভকর্ণকৈ সম্পূর্ণ পরিভৃশ্ত ব্রিয়া ক্রমশঃ নিকটশ্ব হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপ্র্বক তাঁহার চতুর্দিক বেণ্টন করিল। কুশ্ভকর্ণের নেত্র নিদ্রাবশে ঈবং উন্দালিত ও কল্বিত; তিনি একবার চতুর্দিকে দ্বিট প্রসারগপ্রক তাহাদিগকে দেখিলেন এবং এইর্প জাগরণে বিশ্মিত হইয়া সাশ্ববদ সহকারে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা কি জন্য আমাকে এইর্প আদরপ্রক প্রবেধিত করিলে? মহারাজ রাবণের কুশল ত? এখন ত কোন ভর নাই? অথবা বেধে হইতেছে কোন শত্তর উপস্থিত; তোমরা তম্জনাই আমাকে সম্বর জাগরিত করিলে। যাহা হউক, আজ আমি রাক্ষসরাজের শক্কা দ্রে করিব, মহেন্দ্রপর্বত বিদর্শি করিয়া ফেলিব এবং অন্নিকে প্রিকা করিয়া দিব। আমি নিদ্রিত ছিলাম, তিনি অন্প কারণে আমাকে প্রেকাশিত করেন নাই। এক্ষণে যথার্থ তঃই বল তোমরা কি জন্য আমায় জাগ্রিক করিলে?

যথার্থ তঃই বল তোমরা কি জন্য আমার জাগান্তি করিলে?

তখন সচিব ব্পাক্ষ কৃতাঞ্চলি হইয়া লাইকি কহিতে লাগিল, বার! কোনর্প দৈবভর আমাদের কদাচ ঘটে নাই, একটি দার্ণ মন্যভরই আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। এই মন্যভর ছেইপ উপস্থিত, দেব দানব হইতেও আমরা কখন এ প্রকার দেখি নাই। বিদ্বাধন পর্ব তপ্রমাণ বানরগণ এই লংকাপ্রেরীর চতুদিক অবরোধ করিয়াহে। রাম সাভাহরণে যারপরনাই সন্তণত; আমরা কেবল তাঁহারই প্রতাপে ত্রিও হইতেছি। ইতিপ্রে একটিমার বানর উপস্থিত হইয়া সমস্ত লংকা দশ্ধ করিয়া যায়। কুমার অক্ষ তাহারই হস্তে বলবাহনের সহিত বিনন্ট; রাম দেবকুলকন্টক স্বয়ং রাক্ষসাধিপতিকেও বৃদ্ধে অপহেলা করিয়া অব্যাহতি দিয়াছেন। দেবতা ও দৈতা দানব হইতেও যাহা কথন হয় নাই আজ এক রাম হইতে মহারাজের তাহাই হইল; তিনি উহাকে প্রাণসংকট হইতে ম্বিক্ত দিয়াছেন।

তথন মহাবীর কৃশ্ভকর্ণ প্রাতা রাবণের এইর্প পরাভবের কথা শ্নিরা ঘ্রিণতিলোচনে ব্পাক্ষকে কহিলেন, সচিব! আমি অদাই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্যণকে পরাজয় করিয়া, পশ্চাৎ রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজ আমি বানরগণের রক্তমাংসে রাক্ষসিদিগকে পরিতৃশ্ত করিব এবং শ্বরংও রাম ও লক্ষ্যণের শোণিত পান করিব।

অনন্তর বীরপ্রধান মহোদর ক্রোধাবিষ্ট গবিত কুম্ভকর্ণকে কৃতাঙ্গলিপটে কহিল, বীর! আপ্রনি অগ্রে রাক্ষসরাজের বাকা শ্রবণপ্রেক গণে দোষ সমস্ত বিচার করিয়া পশ্চাৎ শত্রুজয় করিবেন।

এদিকে রাক্ষসেরা সর্বাপ্তে রাবণের গ্রহে দ্রুতপদে উপস্থিত হইল। রাবণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ; রাক্ষসেরা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে হিল, রাজন্! আপনার দ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি কি তথা হইতেই যুম্খধারা করিবেন, না আপনি এই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাং

করিবার ইচ্ছা করেন?

রাবণ হৃণ্টমনে কহিলেন, রাক্ষসগণ! আমি তাঁহাকে এই স্থানেই দেখিতে অভিলাষ করি। তোমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে আনয়ন কর।

তখন রাক্ষসেরা রাজ্ঞাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কুশ্তকর্পের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে চলনে এবং তাঁহাকে গিয়া আনন্দিত কর্ন।

অনন্তর কৃশ্ভবর্শ শিষ্যা পরিত্যাগ করিলেন। পরে হৃদ্দমনে মৃথ প্রক্ষালনপূর্ব কৃত্যনান হইয়া মদ্যপানে অভিলাষী হইলেন এবং বলব্দ্ধিকর মদ্য
আনিবার জন্য রাক্ষ্ণসগণকে আদেশ করিলেন। রাক্ষ্ণসেরা মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্য
শীঘ্র আনিয়া দিল। কৃশ্ভবর্ণ দুই সহস্র কলস মদ্য পান করিয়া প্রস্থানের উপক্রম
করিলেন। তিনি পানপ্রভাবে ঈষৎ উক্ষ ও মন্ত, তাঁহার তেজ ও বল অতিমাত্র
ফ্রেতি পাইতেছে। তিনি ক্রোধাবিল্ট হইয়া কালান্তক ক্ষের নাায় শোভা পাইতে
লাগিলেন এবং রাক্ষ্পন্তনা বেল্টিভ হইয়া জাতা রাবণের গ্রেহ যাতা করিলেন।
ভাষার পদভরে প্রথবী কন্পিত হইতে লাগিল। সূর্ব যেমন করজালে ভ্রমণ্ডল
ক্রানান্ত করেন সেইর্প তিনি দেহশ্রীতে রাজ্পত্থ উল্জন্ন করিয়া চলিলেন।
ভাষার উভয় পানের্ব রাক্ষ্ণসেরা কৃতাঞ্জলিপ্রেট দ্বাক্রমান; বোধ হইল বেন
স্বরাজ ইল্ম ব্রহ্মার আলয়ে গমন করিতেছেন। ঐ সের বহিঃম্প বানরেরা রাজ্পথে
সহসা ঐ গিরিশিখরাকার মহাবীরকে দেখিয়া ভাত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ
আশ্রিতবংসল রামের শরণ লইবার জ্বা জিলল, কেহ দিগদিগান্তে পলাইতে
লাগিল এবং কেহ বা ভয়াত হইয়া ক্রিলেও স্পর্শ করিতেছেন। বানরেরা ঐ
প্রকাণ্ড ও অল্ভ্রেল্পন্ন রাক্ষ্পক্ষ নির্বাক্ষণপূর্বক সভরে ইত্সততঃ পলারন
করিতে লাগিল।

একখান্তিম লগ ॥ অনন্তর রাম শরাসন হলেত লইয়া মহাকায় কুন্ডকর্ণকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ দীঘাকার মহাবীর ত্রিপাদ নিক্ষেপে প্রবৃত্ত ভগবান নারায়ণের ন্যার বেন আকাশে চলিয়াছেন। তিনি সজ্জ্জ্জ্জ্জ্মেবং কৃষ্ণকায়; তাঁহার বাহ্নের্মে ক্র্ণাঞ্চাদ। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভরে ইতন্ততঃ ধাবমান হইল। তখন রাম যারপরনাই বিন্মিত হইয়া বিভীখণকে জ্জ্জাসিলেন, বিভীখণ! ঐ পর্বতাকার পিঞালনেত্র মহাবীর কে? উহার মন্তকে স্বর্ণকিরীট, উনি লক্ষ্মাধ্যে বিদ্যুৎ-শোভিত জ্লুদের ন্যায় নির্নীক্ষত। ঐ মহান এক্মাত্র বীর প্রথিবীর কেতুন্বর্প দৃষ্ট হইতেছেন। বানরেরা উহাকে দেখিয়াই ইতন্ত্তঃ পলায়ন করিতেছে। ফলতঃ আমি এইর্প জীব কখন দেখি নাই, এক্ষণে বল উনি কে? উনি রাক্ষ্যনা অস্কুর?

তখন বিজ্ঞ বিভাষণ কহিলেন, রাম! উনি বিশ্রবার প্রে, মহাপ্রতাপ কুম্ভকর্ব ; দেহপ্রমাণে অন্য কোন রাক্ষস ই'হার তুল্যকক্ষ নহে। উনি য্মেই ইন্দ্র ও মমকেও পরাজয় করিয়াছেন। উনি বহ্সংখ্য দেব দানব যক্ষ ভ্রজ্ঞা রাক্ষস গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরকেও পরাস্ত করেন। দেবগণ ঐ শ্লেপাণি বির্পনের মহাবলকে সাক্ষাং কৃতান্তব্যেধে মোহিত হইয়া বিনাশ করিতে পারেন\_রাই। কুম্ভকর্ণ স্বভাবতঃ তেজস্বী; অন্য রাক্ষসের কাবিক্রম বর্লখা, ই'হার সের্প নহে। ইনি জাতমার

অত্যন্ত ক্ষ্থাত হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য প্রজা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তন্দ্রেও প্রজাগণ প্রাণভয়ে যারপরনাই ভীত হইল এবং স্বরাজ ইন্দের শরণাগত হইয়া ভয়ের সমস্ত কারণ নিবেদন করিল। তখন ইন্দ্র ক্রোধাবিদ্য হইয়া এই মহাবীরকে বজ্রাঘাত করেন। ইনি প্রহারবেদনায় অধীর হইয়া মহাক্রোধে চাংকার করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ ঐ প্রবণভৈরবরবে আরও ভীত হইল। অন্যতর কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে ঐরাবতের দশ্ত উংপাটনপূর্বক ইন্দের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ইন্দ্র এই দন্তপ্রহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্বাজ্যে র্বিরধারা বহিতে লাগিল। তন্দ্র্ণেই দেব দানব ও রক্ষার্ম্বাগণ সহসা বিষ্কা হইলেন। তখন ইন্দ্র প্রজাগণের সহিত প্রজাপতি রক্ষার নিকট গমনপূর্বক কুম্ভকর্ণকৃত আশ্রম ধ্বংস ও পরস্থাহরণ প্রভাতি উপদ্রব জ্ঞাপন করিলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! র্যদি ঐ মহাবীর এইর্পে প্রজাগণকে ভক্ষণ করে তবে অচিরাৎ তিলোক লোকশ্না হইয়া যাইবে।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুখে এই বৃত্তান্ত প্রবণ করিয়া
মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক রাক্ষসগণকে আবাহন করিলেন এবং তন্মধ্যে কুন্ডকর্শকে
দেখিতে পাইলেন। উহার বিকট মূর্তি দেখিবামার তাঁহার ষৎপরোনান্তি ভয়
উপন্থিত হইল। পরে তিনি বাস্তসমন্ত হইয়া বিহাকে কহিলেন, রাক্ষস।
বিশ্রবা নিশ্চয়ই লোকক্ষয়ের জন্য তোমাকে স্বিষ্ট্রিরাছেন, অতএব তুমি আজ্ব
অবধি মৃতকল্প হইয়া শয়ান থাকিবে। তখন বিশ্রক্রপ ব্রহ্মশাপে অভিভ্তে হইয়া
তৎক্ষণাৎ তাঁহারই সন্মুখে পতিত হইলেন

অবধি মৃতকল্প হইয়া শয়ান থাকিবে। তখন ক্রিক্তক্প ব্লশাপে অভিভ্ত হইয়া তংক্ষণাং তাঁহারই সম্মুখে পতিত হইলেন তাহা কেন ক্রিকেন্ পরিবধিত হইয়াছে; আপনি ফলপ্রাণ্ডিকান্টে কেন তাহা ছেদন করিতেছেন। কুন্ডকর্শ আপনার পোত, ইহাকে এইর প্রতিসম্পাত করা আপনার উচিত হইতেছে না। দেব! আপনার বাক্য মিথ্য ইইসার নহে, স্তেরাং ইনি নিশ্চর নিদ্রিতই থাকিবেন, কিন্তু ই'হার নিদ্রা ও জান্ধিবের একটি কাল অবধারণ করিয়া দেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! এই কুম্ভকর্ণ ছর মাস নিদ্রিত থাকিবে এবং একদিন মাত্র জাগরিত হইবে। এই বীর ঐ একটি দিন ক্ষ্মার্ত হইরা প্থিবী পর্যটন ও দীশ্ত হ্তাশনের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্বক লোকসকল ভক্ষণ করিবে। রাম! এক্ষণে রাবণ তোমার বিক্লমে ভাত ও বিপদস্থ হইরা সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়াছেন। সেই বীর স্বাগৃহ হইতে নিগতি হইরা ক্যোধভরে বানরগণকে ভক্ষণপূর্বক ধাবমান হইয়াছেন। আজ বানরেরা ভাঁহাকে দেখিয়াই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। ফলতঃ উত্থাকে নিবারণ করা উহাদের অসাধ্য। এক্ষণে বানরসৈন্যমধ্যে একটি প্রচার করা আবশ্যক যে উহা কোন জীব নহে, একটি যশ্য উচ্ছিত্রত হইয়াছে; বানরগণ এইর্প ব্রিকতে পারিলে নিশ্চর নির্ভয় হইবে।

রাম বিভীষণের এই হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণপূর্বক সেনাপতি নীলকে কহিলেন, ন্বীল! তুমি যাও, গিয়া সৈন্যগণকে ব্যহিত করিয়া অবস্থান কর এবং গিরিশ্পা ব্যক্ত গিলা সংগ্রহ করিয়া লঙকার পার্বদ্বার রাজ্পথ ও সংক্রম অবরোধ করিয়া থাক।

তখন নীল রামের এইর্প আদেশ পাইবামান্ত বানরগণকে কহিলেন, সৈন্যগণ! রাক্ষসেরা আমাদিগকৈ ভয় প্রদর্শনের জন্য ঐ একটি ফল্ড উচ্ছিত্রত করিয়াছে, অতএব তোমার ভীত ইইও না।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, শরভ, হন্মান ও অব্দ গিরিশ্ব্গ গ্রহণপ্রক দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ লৎকান্বারে উপস্থিত হইলেন। বানরসৈনাগণও সেনাপতি নীলের বাক্যে নির্ভায় হইয়া প্নবারে বন্ধার্থ প্রস্তৃত হইল। উহারা যখন বৃক্ষ শিলা লইয়া লৎকার নিকটস্থ হইল তখন উহাদিগকে পর্বভর্সায়িহিত জলদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

শ্বিশন্তিম সর্গ ॥ এদিকে নিদ্রামদ্বিহ্বল মহাবীর কুশ্ভকর্ণ স্থাশাভন রাজপথে যাইতেছেন। রাক্ষসেরা তাঁহার উপর প্রশুপবৃদ্ধি করিতে লাগিল। তিনি বহ্সংখ্য রাক্ষসের সহিত গমন করিতেছেন। নিকটেই রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়; উহা স্বর্গজালছাড়িত ও উল্জ্বল এবং বিশ্তীর্ণ ও রমণীয়। মেঘমধ্যে সূর্ব যেমন প্রবেশ করে সেইর্প কুশ্ভকর্ণ ঐ গৃহ্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অদ্রের রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইলেন। গৃহপ্রবেশকালে তাঁহার পদভরে মেদিনী ক্ষিপত হইতে লাগিল। তিনি গৃহন্দার অভিক্রমপূর্বক দেখিলেন, রাবণ প্রশ্বক বিমানে নিষয় ও অত্যান্ত বিষয় হইয়া আছেন।

অনশ্তর রাবণ কুশ্ভকর্ণকে নিরীক্ষণ ও সম্বর আসন হইতে গাগ্রোখানপূর্বক হ্লটমনে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। পরে তিনি উপবেশন করিলে কুশ্ভকর্ণ তাঁহার পাদবন্দনপূর্বক কহিলেন, রাজন্! কোন্ ক্রিটে উপশ্থিত? তথন রাবণ প্নর্বার উথিত হইয়া প্লাকিত মনে তাঁহাকে ক্রিটেন করিলেন। কুশ্ভকর্ণও যথাবং অভিনন্দিত হইয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপ্রিক্ত হইলেন এবং ক্রোধে আরজনের হইয়া রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আপনি ক্রিকানা আমায় আদরপ্রবিক জাগারিত করিলেন? বলুনে আপনার কিসের ভ্রুক্তিনান্থত; এক্ষণে কেই বা বিনন্ট হইবে?

রাবণ কহিলেন, বার ! বহুকাল্টেল তুমি নিদ্রিত আছু, তম্জনাই উপস্থিত ভয়ের বিষয় জানিতে পার নার স্থাতনয় রাম স্থোবের সহিত মহাসম্দ্র লত্বনপূর্ব ক লত্কায় প্রবেশ ক্রিয়াছে। সে সেত্বোগে পরমস্থে আসিয়া বন ও উপবন সকল বানরের একপিব করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা রণম্পলে প্রতিপক্ষের হস্তে বিনন্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের তাদ,শ ক্ষয় কদাচই দেখিতেছি না। ক্ষরের কথা দূরে থাক, রাক্ষসগণ একবারও উহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিল না। বীর! এক্ষণে এই সংকট উপস্থিত: তুমি ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর : তুমি আব্দ শন্ত্রনাশ করিয়া আইস : আমি এইজন্যই তোমাকে প্রবেষ্ণিত করিয়াছি। আমার কোষাগার শ্নোপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে এই ল•কায় কেবল বালক ও বৃষ্ধমাত্র অবশিষ্ট : তুমি আমার প্রতি অনাক-পা করিয়া ইহাকে রক্ষা কর। ভূমি ভ্রাতৃদর্গ্থ দূর করিবার জন্য এই দূৎকর কার্বে প্রবৃত্ত হও। বীর! আমি কখন তোমায় এইর্প অনুরোধ করি নাই ; তোমাতেই আমার দেনহ এবং তোমাতেই আমার সম্পূর্ণ **জরা**সিম্থির সম্ভাবনা। পূর্বে স্বাস্বযুদ্ধে তুমিই প্রতিযোশ্যা হইয়া স্বগণকে পরাস্ত করিয়াছিলে জীবগণের মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ বলবান নাই, তুমি সমস্ত বল আশ্রমপূর্বক আমার এই কার্যসাধন কর। বান্ধবপ্রিয়! উত্থিতবায়, ষেমন শারদীয় মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে, সেইর্প তুমি শরুসৈন্যকে স্বতেজে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেল। এক্ষণে এই কার্যাই আমার প্রীতিকর এবং এই কার্যাই আমার হিতজনক।

বিষণিউত্তম সর্গা । অনন্তর কৃশ্ভকর্ণ রাবণের এইর্প কাতরোজি শ্রবণপ্র্বক দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! পূর্বে বিভীষণের সহিত মন্দ্রণাকালে আমরা যে দোষ আশব্দা করিয়াছিলাম আপনি হিতবাকো অনাদর করিয়া তাহাই অধিকার করিয়াছেন। ফলতঃ কুকমী বেমন শীন্ত্রই নিরয়গামী হয় সেইর্প পরস্বীহরণরূপ পাপকার্যের ফল শীন্তই আপনাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। অগ্রে আর্পান বীর্ষমদে এই গহিতিকার্য এবং ইহার ফল লক্ষ্য করেন নাই ; ভৰ্জনাই এই বিপদ উপস্থিত। দেখুন, যে রাজা প্রভূত্ব লাভ করিয়া পূর্বকার্য পশ্চাতে এবং পরকার্য পর্বোহে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি নীতিজ্ঞানশ্ন্য। বিনি দেশকালের কোন অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার কার্য অসংস্কৃত অণিনতে প্রক্রিণ্ড ঘ্রতের ন্যায় নিম্ফল হয়। যে রাজা মন্তিগণের সহিত পাঁচটি অবস্থা বিচার করিয়া সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্মের অন্তান করেন তিনিই প্রকৃত পথে অবস্থান করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিনি সচিবের সাহায্য ও স্বব্রন্ধিবলে সমস্ত कार्य वृत्तियहा शारकन, विनि भत्तिभव अभाक शतीका करतन, विनि वशाकारण धर्म অর্থ ও কাম এই তিনটি বা ধর্ম ও কাম এই দুইটির সেবা করেন তাঁহারই সিন্ধি। কিন্তু যে রাজা বা যাবরাজ ধর্ম অর্থ ও কামের মধ্যে বাহ্য শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্বস্তম্বথে শ্রনিয়াও ব্রঝিতে পারেন না তাঁহার শাস্তজ্ঞান সমস্তই পণ্ড। বিনি সাম দান ভেদ ও বিক্রম, ইহার পাঁচ প্রকার প্রক্রেসাধন, নীতি ও অনীতি বোল পান পাল ভেপ ও বিজম, হহার পাচ প্রকার প্রমেপ্রসাধন, নাতে ও অনীতি এবং ধর্ম অর্থ ও কামের বিষয় মন্ত্রিগণের স্তিত পরামর্শ করেন এবং যিনি ইন্দ্রিনগ্রহে সমর্থ, তাঁহাকে কদাচই বিপদন্ধ হৈছে হর না। যিনি ব্যুম্পজীবী অর্থ তত্ত্বর মন্ত্রিগণের সহিত আপনার হুক্ত পরিপাম আলোচনা করিয়া কার্যান্ত্রান করেন, তাঁহার ভাগাগ্রা কিলা হয়। দেখন, অনেক পশ্বন্দ্ধ প্রেষ মন্ত্রিগণের অর্কানিবিক্ট হহাই নান্ত্রার্থ না জানিয়াও কেবল প্রগল্ভতা হেতৃ বাক্জাল বিশ্তারের ইক্ত করেন। ফলতঃ বে-সকল লোক অর্থ শাল্ডে অনডিজ্ঞ, অথচ অর্থ লোল প্রাহারা ধ্র্যান্ত্রেক গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। কোন কেন দ্র্যান্ত্রী প্রভাকে উৎসল্ল দিবার ক্রম বিপ্রতিক ক্রার্ত্র ক্রম্ন্ত্রা কোন দুর্মান্ত্রী প্রভাকে উৎসার দিবার জন্য বিপরীত কার্বের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে এবং কেহ কেহ বা প্রভার সর্বনাশ আশপ্কা করিয়া সর্বস্ত শন্তর সহিত সমাগত হয় ; রাজা সেই সমস্ত প্রতিপক্ষের বশীভূত মিত্রকল্প শত্রুকে মন্ত্রীনর্ণয় করিবার সময় ব্যবহারে ব্রবিয়া লইবেন। যে রাজা চপলস্বভাব, যিনি সহসা সমস্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, পক্ষী বেমন ক্রেণ্ডি পর্বতের রক্ষ্ম পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইর প ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষেরা ঐ সুযোগে তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যিনি শনুকে অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসাধধান হন তাঁহার ভাগ্যেই বিপদ এবং তিনি অচিরাৎ পদভ্রন্ট হইয়া থাকেন। রাজন্ ! রাজ্ঞী মন্দোদরী ও অনুজ বিভীষণ পূর্বে এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছিলেন এক্ষণে সেই কথাই ত আমার হিতকর বোধ হয় ; অতঃপর আপনার ষের্প ইচ্ছা আপনি তদন্সারে কার্য কর্ন।

তখন রাবণ কৃশ্তকর্পের বাকো ক্লোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুকৃটি বিস্তাবপ্রক কহিলেন, কৃশ্তকর্প ! আমি তোমার গ্রের ও আচার্যবং প্জা; তুমি কিনা আমাকে উপদেশ দিতেছ? তোমার এইর প বাক্যব্যায়ের আবশ্যকতা কি? এক্ষণে আমি বাহা কহিলাম তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। আমি চিত্তবিদ্রম বা বীর্যগর্বেই হউক অগ্রে বাহা স্বীকার করি নাই এখন সে কথার প্রনর জ্লেখ করা নির্থক। অতঃপর বাহা উচিত তুমি ভাহারই উপায় চিন্তা কর। দেখ, বদি তোমার

দ্রাত্দেনহ থাকে, যদি তোমার দেহে বলবীর্য থাকে এবং যদি এই কার্য তোমার একটি প্রধান কার্য বলিয়া বোধ হয় তবে আমার দ্নীতিনিবন্ধন দৃঃখ দ্ববিক্লমে উপশম করিয়া দেও। যিনি বিপল্ল দীনকে কৃপা করেন তিনিই স্হৃং এবং যিনি বিপল্পগামীকে সাহাষ্য করেন তিনিই বন্ধ।

তখন কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে ক্ষরুব্ধ বোধ করিয়া প্রবোধবাক্যে সাম্থনা করিলেন এবং ধীর ও দার্ণ বচনে তাঁহাকে হৃষ্টজ্ঞান করিয়া মৃদ্মধ্রভাবে कीश्टल लाशिलन, वाकन्। वाशीन वामाव कथाव वकवान मत्नारमाश पिन वदर দঃখ ও ক্রোধ পরিত্যাগপ্র্বক প্রকৃতিম্ব হউন। আপনি আমার জীবন্দশায় এইর্প দীনতা মনেই আনিবেন না। এক্ষণে বাহার জন্য আপনার সবিদেষ ফ্লেল উপস্থিত আমি আজ নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব। কিন্তু আপনি সূথে বা দ্যংখেই থাকুন আপনাকে হিডকথা বলা আমার অবশাই কর্তব্য: এই জন্য দ্রাতৃদ্দেহ ও কথ্যভাবে আমি **আপনাকে এইর্প কহিতে সাহস**ী হইয়াছিলাম। অতঃপর সংকটকালে একজন স্নেহপরবশ বন্ধরে যে কার্য করা আবশ্যক আমি তাহাতে প্রস্তৃত আছি। বলিতে কি, আজ বানরসৈন্য রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট দেখিয়া আপনাদিগকে নিরাশ্রয়জ্ঞানে চতুর্দিকে পলায়ন করিবে। আজ আপনি আমার হস্তে রামের ছিল্ল মুক্তক দেখিয়া সুখান্তেই করিবেন এবং জানকী যারপরনাই দ্বংখিত হইবেন। লংকার বে-সুহত্তে রাক্ষ্য যুদ্ধে বন্ধ্বান্ধ্ব হারাইরাছে আজ তাহারা স্বচক্ষে প্রতিক্র রামান্যন বিরীক্ষণ কর্ক। আজ আমি শার্নাশ করিয়া স্বরং স্বহস্তে জাহারের শোকাপ্র মহাইয়া দিব। আজ কপিরাজ স্থাবির পর্বতাকার দেহ বিদ্বালে সস্ক জলদের ন্যায় প্রসারিত ছইবে। রাজন্! আমি ও অন্যান প্রক্রম আমরা শার্নাংশ উপশম হইতেছে না। আপনাকে সাম্থনা করিতেছি ভ্রাট কিজন্য আপনার দ্বেশ উপশম হইতেছে না। রাম একজন সামান্য মন্যা কি অগ্নে আমাকে বধ করিবে, পশ্চাং ত আপনাকে? কিন্তু আমারই মন্ব্যহস্তে বিনাশের আশংকা কিছুমার নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে বল্ন, আমিই বৃশ্ধযাতা করিব, এই অন্ত্রোধে শত্রপক্ষের সহিত রণস্থলে সাক্ষাং করা আপনার কি আবশ্যক। শত্র মহাবল হইলেও আমিই তাহাকে সংহার করিব। বদি ইন্দু, বায়ু, বম, কুবের, অণ্নি ও বরুণ পর্যন্ত আপনার প্রতিদ্বন্দরী হন আমি তাঁহাদিগকে বধ করিব। রাজন্ ! এই দীর্ঘাকার তীক্ষাদশন মহাবীর বখন যুখ্যকেতে সুখাণিত শ্লে ধারণপ্রিক সিংহনাদ কবিবে তখন ইহাকে দেখিয়া স্বয়ং ইন্দ্রও ভীত হইবেন। অথবা আমি যখন নিরস্ত হইয়া কেবল ভ্রন্ধবলে প্রতিপক্ষকে মর্দন করিতে থাকিব তখন জানি না কেই বা প্রাণের আশব্দা না রাখিয়া আমার সম্মুখে তিন্ঠিতে পারিবে। আমি অস্যশস্ত্র চাহি না, আজ এই ভা্জবলে ইন্দ্রকেও নিপাত করিব। বলিতে কি রাম যদি আজ এই মুণ্টিবেগ সহিয়া থাকিতে পারে তবে শীন্তই আমার শর তাহার শোণিত পান করিবে। রাজন্! আমি বিদ্যমানে আপনি কেন এইর প চিন্তিত হইতেছেন। আপনি রামের ভর পরিত্যাগ কর্ন, আমিই ভাহাকে বিনাশ করিতে চলিলাম। আমি রাম লক্ষ্যাণ স্থাবি এবং সেই লব্কাদাহী রাক্ষসনিহন্তা হনুমানকেও বধ করিয়া আসিব। আমি ক্ষ্যার্ড হইয়া ষ্চ্পে বানরগণকে এককালে ভক্ষণ করিব। যদি ইন্দ্র অথবা স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার ভয়ের কারণ হন ডথাচ আমি জয়গ্রী অধিকার করিয়া আপনাকে অসাধারণ বশঃপ্রদান করিব। আমার সুরগণকেও ভূমিশারী হইতে ইইবে। আমি যমরাজকে

করিব, আণিনকে ভক্ষণ করিব, নক্ষরমণ্ডলের সহিত স্থাকে ভ্তলে পাড়িব, ইন্দ্রকে মারিব, সম্দ্র পান করিব, পর্বাত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং প্রথিবী বিদীর্ণ করিয়া দিব। জীবগণ আজ এই চির্রানাদ্রত কুম্ভকর্ণের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ কর্ক। আমার জঠরজন্ত্রলা শান্তি করিতে স্বর্গও পর্যাতি হয় না। রাজন্! এক্ষণে আমি শত্রনাশপ্রেক উত্তরোত্তর স্থাবহ স্থ আহরণার্থ চিললাম। আপনি স্ত্রীসম্ভোগ ও মদ্যপান কর্ন এবং সম্ভ দ্বেখ বিস্মৃত হইয়া স্বকার্যে দ্বিত রাখ্যা। আজ রাম বিনন্ত হইলে জানকী চিরকালের জন্য আপনার বশ্বতিনী হইকেন।

**চড়ংঘণ্টিতম সর্গা।। অনশ্**তর মহোদর মহাবল কুম্ভকর্ণকে কহিতে লাগিল, কুম্ভকর্ণ! তোমার সংকূলে জন্ম সতা, কিন্তু তুমি অত্যন্ত গবিতি, তোমার আকার অতি কর্মে, তুমি সকল স্থানে সকল কথা স্ক্যান্স্ক্যর্প ব্রিওতে পার না। রাক্ষসরাজের যে কার্যাকার্যবোধ নাই ইহা নিতাশ্ত অসম্ভব, কিন্তু पूर्ति वानागर्वाध প্রগল্ভ, তञ्জनाই কেবল অনর্থাক বাকাব্যয়ের ইচ্ছা করিয়া থাক। রাক্ষসরাঞ্জ দেশকালের বিধিব্যবস্থা বিশক্ষণ জানেন। ইনি স্বপক্ষে উমতি ও পরপক্ষে অবনতি ব্রিষতে পারেন এবং এই স্পের্কিক ক্ষরবৃদ্ধির অসম্ভাবে যে কির্পে অবস্থান করিতে হয়, তাহাও জামিনা কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞা বৃদ্ধের উপাসক নহে, যাহার বৃদ্ধি সামানা, কেবল কাই যাহার সর্বন্দ্র, সেও যে বিষয়ে ইতস্ততঃ করে কোন্ স্কাশিভত রাজ্যী ভাহার অনুভান করিবেন? আর তৃমি যে বিরোধী ধর্ম অর্থা ও কামের করে উল্লেখ করিলে সেই সকল যথার্থতঃ ব্রিতে তোমার কিছুমান শক্তি নাই। দেখ, কর্মই ধর্ম অর্থা ও কামের কারণ; বিত্তিক ক্ষেত্র ক্ষিত্র ক্ষেত্র ক নিশ্বির লোকের কোনর পূর্বির্যার্থ নাই, স্তরাং বে ব্যক্তি অনুষ্ঠাতা তাহারই শুড়াশুভ কর্মের ফল ভৌগে করিতে হর। ধর্ম ও অর্থের ফল মুক্তি, সংকল্প-বিশেষের বলে তদ্দনারা স্বর্গ ও অভ্যুদয়ও হইতে পারে। এই ধর্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান না করিলে লোক নিশ্চয় প্রত্যবায়ভাগী হয় কিন্তু কাম উপেক্ষিত হইলেও কোনরপ প্রতাবায় নাই। ধর্ম ও অর্থের ফল ইহলোক বা পরলোকে হয়, কিন্তু কামের শহুভ ফল তন্দশেডই ঘটিয়া থাকে। সহুতরাং কামের অনুষ্ঠান ন্পতির অবশ্য কর্তব্য। আর আমরাও মহারাঞ্জকে এই বিষয়ে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলাম, ফলতঃ একজন বলবান বে শার্র প্রতি সাহস প্রদর্শন করিবে তাহাতে ক্ষতি কি? কুল্ডকর্ণ ! তুমি ষে একাকী যুল্খযারা করিবার হেতু দেখাইতেছ তদ্বিষয়ে বাহা অসাধ, ও অসপতে তাহাও নির্দেশ করিতেছি শ্ন। যে ব্যক্তি জনস্থানে বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে তুমি গিয়া একাকী কির্পে তাহাকে জ্বয় করিবার ইচ্ছা কর? পূর্বে ফে-সমস্ত রাক্ষ্য জনস্থানে পরাজিত হইয়াছিল আজ কি তুমি এখানে তাহাদিগকে অতিমান্ত ভীত দেখিতেছ না? তুমি মহাবীর রামকে কুপিত সিংহ ও প্রসঞ্চ ভঞ্জ্ঞাবং **জানিয়াও প্রবোধিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। রাম স্বতেজে প্রদীস্ত এবং ক্রোধে** নিতান্ত দুধর্ষ, কোন্ মূর্খ সেই মৃত্যুবং দুর্বিষ্ঠ মহাবীরের নিকটন্থ হইতে ইচ্ছা করে। আমার বোধ হয় ভাঁহার প্রতিমুখে থ্যাকিলে এই সমুস্ত সৈন্য সংকটাপল হইবে, স**্তরাং এইর্প অক্ষায় তোমার একাকী** গমন আমি কিছ্তেই অনুমোদন করি না। যাহার দলবল বিলক্ষণ পুষ্ট, যাহার প্রাণের

মমতা নাই, কোন্ নির্বোধ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া সেই বিপক্ষকে সামান্য-জ্ঞানে বশীভ্ত করিতে চায়? কুম্ভকর্ণ! মন্যুজাভিতে যাহার তুলাকক্ষ আর কেহই নাই সেই ইন্দ্রপ্রভাব তেজ্ঞবী মহাবীরের সহিত তুমি কোন্ সাহসে যুস্থ করিতে চাও?

মহোদর কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! আপনি জ্ঞানকীরে হস্তগত করিয়াও কি কারণে বিলম্ব করিতেছেন, যদি ইচ্ছা করেন, ত জানকী এখনই আপনার বশবর্তিনী হন। আমি এই বিষয়ে একটি উপায় স্থির করিয়াছি, এক্ষণে আপনি ভাহা শন্নন এবং সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখন, যদি প্রীতিকর হর ত তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। আমার প্রস্তাব এই যে দ্বিজিছ্, সংস্থাদী, কুল্ভকর্ণ, বিভর্দন ও আমি এই পাঁচ জন রামবধার্থে নিগতি হইতেছি, আপনি অগ্রে এই কথা সর্বত্ত রটনা করিয়া দিন। এই অবসরে আমরাও গিয়া রামের সহিত বন্ধ সহকারে বৃদ্ধ করি। বদি তাঁহাকে জয় করিতে পারি তবে জানকীরে বশীভূত করিবার উপায় উল্ভাবনের প্রয়োজন নাই : আর র্যাদ আমরা তাঁহাকে জর করিতে না পারি এবং বদি নিজে নিজে জীবিত থাকি তবে আমি যাহা কহিতেছি তাহাই করা আবশ্যক। মহারাজ! আমরা রাম-নামাণ্কিত শরে ক্ষতবিক্ষত হইরা রক্তান্ত দেহে ক্রান্থল হইতে প্রত্যাগমন করিব। আসিয়া বলিব বে আমরা রাম ও লক্ষ্যগুক্তি ভক্ষণ করিয়া আইলাম। পরে আপনার চরণে ধরিয়া প্রস্কার প্রার্থনা কবিব ইত্যবসরে আপনিও গজস্কশ্ব নামক চর শ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের এই ব্যবস্থা সর্বত্ত রটনা করিয়া দিবেন। পরে আপনি সবিশেষ প্রীত হইয়াই ক্রিড্রাগণকে খাদ্যদ্রব্য, দাসদাসী ও ধন বিতরণ করাইবেন, বীরগণকে বস্তু শিশমাল্য দান করিবেন : এবং স্বয়ংও হুন্ট হইয়া মদ্য পান করিতে থানিবেন এইর্পে রামের বধবার্তা সর্বত্র উদ্ধোষিত इहेल, आर्थान जागाकवृद्धिकेदितन धवर जीजातक निर्मात जानका करिया ধনধান্যে প্রক্রেভিত করিপ্টের্জাকিবেন। মহারাজ! জানকী এইর্প শোকোন্দীপক প্রতারণার বঞ্চিত হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বে আপনার বশর্বার্তনী হইবেন। তিনি রমণীয় স্বামীকে বিনশ্ট জানিয়া নৈরাশ্য ও স্তাস্কেভ ধাঘ্তা হেতু আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবেন। পূর্বে তিনি পরম সূথে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে দঃথে ক্লিন্ট, সাত্রাং সাখ আপনার আয়ত্ত বাঝিয়া তিনি নিশ্চয়ই আপনার বশর্বার্তনী হইবেন। রাজন্! আমার ব্রন্থিতে ত ইহাই স্থসাধনের উপায় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রামের দর্শনমাতেই অনর্থ উপস্থিত হইবে, স্ভরাং সংগ্রামার্থ উৎস্কুক হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না; আপনি এই স্থানে থাকিয়া যে সূখ লাভ করিতে পারিবেন যুম্খে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইতেছে ना। ताकन् ! रेमनाक्रत ७ शानमः गत्र ना कवित्रा विना युरम्प भट्ट कर कत्न, ইহাতে যশ প্লা শ্রী ও চিরকীতি ভোগ করিতে পারিবেন।

পথৰান্টিতম সংগা ॥ অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন, মহারাজ ! আজ আমি দ্বাঝা রামকে বধ করিয়া আপনার ভয় দ্ব করিব ; আজ আপনি বৈরশ্বিধপ্রক স্বাধী হউন। বীরগণ শরংকালীন মেথের নায়ে ব্থা গর্জন করেন না ; আমি আজ রণস্থালৈ এই গর্জন কার্বে প্রদর্শন করিব ।

পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ মহোদরকে কহিলেন, ভীর্! তুমি বের্প কহিতেছ

ইহা পশ্ডিতাভিমানী নির্বোধ ও অক্ষম রাজারই প্রীতিকর হইতে পারে। তোমরা বৃশ্ধভীর, চাট্বাক্যে কেবল মহারাজের অনুবৃত্তি করাই তোমাদের ব্যবসায়, ফলতঃ তোমরাই ই'হার সমস্ত কার্য বিপর্যস্ত করিয়া দিলে। এক্ষণে এই লংকার কি দ্বরবস্থা, এখন ইহাতে কেবল রাজামার অবশিষ্ট, সৈন্যসকল বিন্দট এবং কোষাগার শ্না; বলিতে কি, ভোমরা ই'হাকে আশ্রেয় করিয়া মিরব্যপদেশে যথার্থতঃই শর্র কার্য করিয়াছ। অতঃপর এই আমি তোমাদের দ্বনীতিকৃত অন্থ কলিন করিয়ার জন্য এখনই বৃদ্ধে চলিলাম।

তথন রাক্ষসন্থাজ রাবল হাস্য করিয়া কুম্ভকর্শকে কহিলেন, এই মহোদর রামের বিক্রমে অত্যনত ভীত হইয়াছে, এই জন্যই বৃদ্ধ ইহার তাদ্শ প্রীতিকর হইতেছে না। বীর! সোহার্দ ও বলে তোমার তুল্য আর আমার কেহই নাই; একণে তুমি জয়লাভার্থে নিগত হও। দেখ, আমি কেবল শন্ত্রিবনাশ করিবার জন্য তোমার নিদ্রাভণ্য করাইয়াছি, ফলতঃ এইটি রাক্ষসগণের একটি সংকটকাল। একণে তুমি শ্ল ধারণপূর্বক পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় নিগত হও এবং সসৈন্যে রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইস। বানরগণ তোমার এই ভীমম্তি দেখিবামার চতুর্দিকে পলায়ন করিবে এবং রাম ও লক্ষ্মণেরও হ্দয় বিদীর্ণ হইয়া খাইবে। এই বলিয়া রাবণ জয়লাভের বিশ্বতি অন্মান করিলেন ধেন দ্রুখের জাবন অবসান হইয়া তাহার প্রকর্লা তিলি কুম্ভকর্ণের বল ও বিক্রম জানিতেন। তারবন্ধন হর্মে তাহার ম্বাক্তন পূর্ণ শশাণেকর ন্যায় নির্মল বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবার কুন্ডকর্ণ যুক্ত্রের প্রদূত হইলেন। তিনি স্বর্গথাচিত লোহময় শাগিত শ্লে গ্রহণ করিলেন্থ সালি রক্ত্রমাল্যস্থাভিত শ্লে দৃশ্য ও গ্রের্থে বছের অন্র্প ; উহা অনুর্প প্রতি প্রকাশ্ড শ্লে বেগে করিতেছে। কুন্ডকর্ণ সেই স্রাস্রহন্তা শার্ণোণিতর বিভিন্ন প্রাক্তর শ্লে বেগে গ্রহণপ্র্ক কহিলেন, রাজন্! সৈন্যে আমার কি প্রয়োজন, আমি একাকীই যুদ্ধে যাইব এবং ক্র্যার্ড হইরা বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব।

তখন রাবণ কহিলেন, বীর! বানরগণ বলবান ও সমর্য়নপূপ; উহারা তোমায় একাকী বা প্রমন্ত দেখিলে দশ্তাঘাতে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি শ্লে-মুশ্যরধারী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বৃশ্ধবালা কর এবং নিশাচরগণের অহিতকর শালুপক কয় করিয়া আইস।

অনশ্চর রাবণ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্বক কুশ্ভকর্ণকে মধ্যমণিশোভিত শাশাকোজ্বল স্বর্গহার পরাইয়া দিলেন। পরে অধ্যদ অধ্যালিরাণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আভরণ যথাস্থানে বিনাস্ত করিয়া, কর্ণব্যালে কুন্ডল এবং কপ্টে দিবা স্থানিধ মাল্য প্রদান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃহৎকর্ণ মহাবীর এইর্প স্কান্ডিত হইয়া হৃত হৃতাশনের ন্যায় দীশ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কটিতটে কৃষ্ণশ্যামল শ্রোণীস্ত্র, বোধ হইল যেন অমৃত্যন্থনের সময় মন্দর্রগারি উরগবেষ্টনে দ্টেতর কথ হইয়াছেন। পরে ঐ বায় স্বর্ণময় বিদ্যুৎপ্রভ বর্ম ধারণ করিলেন। উহা জ্যোতিতে প্রদীশ্ত ভারসহ ও দ্রুভেন্য; ঐ বর্ম স্বায়া তাঁহার সম্প্যামেঘরিঞ্জত হিমাচলের ন্যায় অপত্র্ব এক শোভা হইল। তিনি যখন এইর্পে ফুন্থবেশে সান্ডিত হইয়া শ্লহন্তে দশ্ভায়মান হইলেন তথন তাঁহাকে ত্রিপ্দে স্বর্গ মতা পাতাল আক্রমণে উদ্যত নারায়ণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ঐ মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণকে আলিজান প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক

প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাবণ তাঁহাকে মার্লালক আশীর্বাদ করিলেন। তংকালে অনবরত শব্দ ও দক্ষর্ভি ধর্নন ইইতে লাগিল। হস্তী অশ্ব মেঘনির্ঘোষ রথ রথী ও সশস্ত্র সৈন্য তাঁহার সম**ভিব্যাহারে চলিল। রাক্ষসেরা স**র্প উল্<mark>ট্র</mark> গর্দভ সিংহ হস্তী মূগ ও পক্ষীতে আরোহণপূর্বক তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। কুম্ভকর্ণের মস্তকে উৎকৃষ্ট ছর: ধুম্ববারাকালে সকলে তাঁহার উপর পুষ্পবৃদ্ধি করিতে লাগিল। ঐ ভীমম্তি মহাবীর শোণিতগদ্ধে উদ্মন্ত হইয়া নিগতি হইলেন। বহুসংখ্য পদাতি উ'হার অনুসরণ করিতে লাগিল। উহারা বিকটদর্শন ভীমনের মহাসার ও মহাবল; উহাদের দেহ বহুব্যাম দীর্ঘ ও অঞ্জনপঞ্জেবৎ নীলা এবং নেত্রুবর রম্ভবর্ণ। উহাদের হস্তে শ্রেল, শাণিত খঙ্গা, পরশা, ভিন্পিনাল, পরিষ ও গদা ; অনেকে ম্বাল, তালস্কন্ধ ও ক্ষেপণীয় গ্রহণ করিয়াছে। মহাবীর কুম্ভবর্ণ ঐ সমস্ত পদাতি সৈন্যে বেম্টিত হইয়া করাল ম্তি ধারণপ্রাক নিগতি ছইলেন। তাঁহার দেহ প্রদেশ শত ধনা, দৈর্ঘ্যে ছয় শত ধন, ; এবং নেচন্দ্রয় শকটচক্রের অন্ত্রপ। ঐ দন্ধশৈলসভকাশ মহাবত্র বীর ব্যুহ রচনা করিয়া সৈন্যগণকে অট্টাস্যে কহিলেন, দেখ, অপিন যেমন পতপাগণকে দশ্ধ করে সেইর্পে আজ আমি রোষানলে প্রধান প্রধান বানরকে দশ্ধ করিয়া ফোলব। অথবা ঐ সমস্ত বনচারী জাবজন্তুর অনুবাধ কি, সেই জাতি ত মান্বিধ লোকের উদ্যানের অলওকার। রামই সুক্তি অবরোধের হেতু, তাহার বিনাশেই সকলের বিনাশ, অভএব আজ তাহাতিক অগ্রে বধ করিব। তথন রাক্ষসগণ কুল্ডকর্ণের এই আশ্রুম্ভের বাক্যে সম্প্রেকে কম্পিত করিয়া

তথন রাক্ষসগণ কৃষ্ণকর্ণের এই আন্রাহান্তর বাক্ষে সম্প্রুক্তে কৃষ্ণিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্রুক্তিলে চতুদিকে ভাষণ দ্বিনিমিন্তসকল উপস্থিত। মেঘ গর্দভের নাার ধ্রুক্তা ইইয়া উঠিল, অনবরত জারলত উক্তাপাত ও ভামরবে বক্লাঘাত হইতে লাগিল, সমান্ত ও বনের সহিত সমসত প্থিবী কৃষ্ণিত, ভাষণ শিবাগণ জারন্তিরাল মান্ত বাদানপর্বক চাংকার আরুষ্ণ করিল, বিহণেরা বামভাগে মাডলস্মিতিত বিচরণ করিতে লাগিল, একটি গায়্র কুষ্ণভকর্ণের গমনপথে শ্রোগারির পতিত হইল, ঐ বারের বামনের স্পান্দিত ও বাম বাহ্র কৃষ্ণকর্ণ কালমোহে মান্ত হিলেন। ক্রুভিকে এই সমসত রোমহর্ষণ উৎপাত লক্ষ্য না ক্রিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। অনাতর ঐ পর্বভাকার বার পদক্ষেপে প্রাকার লাভ্যনপ্র্বক মেঘাকার আন্ত্রত তাত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় চতুদিকে বিক্ষিণ্ড হইল। তাল্লেই কৃষ্ণকর্ণ হর্ষভরে মেঘ্যাম্ভীর রবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরেরা তাহতে লাগিলেন। ক্রুভকর্ণের হন্তে প্রকাশত আরু ন্যায় ভ্তলে পতিত হইতে লাগিল। কৃষ্ভকর্ণের হন্তে প্রকাশত আর্গল; তিনি শাহ্রসংহারার্থ রণ্ণথলে উপস্থিত হইয়া য্গালেত কালদভ্যারী রুদ্রের ন্যায় লেভিল গাইতে লাগিলেন।

ষট্যন্তিম সর্গ ॥ অনশ্তর কুশ্তকর্ণ সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। ঐ খোরতর শব্দে সমাদ্র নিনাদিত পর্বত কম্পিত ও বজুধানি পরাজিত হইতে লাগিল। বানরগণ ঐ ইন্দ্র বর্ণ ও ধমের অবধ্য ভীমনেত্র ব্লাক্ষসকে দেখিবামাত্র চতুদিকি ধাবমান হইল। তথন কুমার অভ্যাদ বানরগণকে ভীত মনে করিয়া মহাবল নল নীল গবাক্ষ ও কুম্দুদকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা স্ব-স্ব আভিজাত্য ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

89

অনন্যস্পত বলবিক্রম বিস্মৃত হইয়া সামান্য বানরের ন্যায় সভয়ে কোথায় পলায়ন করিতেছ? এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষা করিয়া কি হইবে? ঐ যাহা দেখিতেছ উহা মহতী বিভীষিকা মাত্র। আমরা স্ববিক্রমে ঐ উত্থিত বিভীষিকা নণ্ট করিব। তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও।

তখন বানরগণ কথাঞ্চিৎ আশ্বদত ও চতুদিকি হইতে সমাগত হইয়া বৃক্ষ শিলা গ্রহণপূর্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং মদমত্ত মাতশ্যের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ডকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ বানরগণের গিরিস্ট্রগ শিলা ও বৃক্ষ প্রহারে কিছুমার বিচলিত হইলেন না। প্রকান্ড প্রকান্ড শিলা তাঁহার দেহে চূর্ণ হইতে লাগিল, প্রতিপত বৃক্ষ স্পর্ণমায় ভণ্ন হইয়া ভূতেলে পড়িল। তখন দীপ্ত দাবানল যেমন অরণ্য দংখ করে তদুপে ঐ মহাবীর জোধে অধীর হইয়া বানরগণকে মর্দন করিতে লাগিলেন। অনেক বানর রক্তান্ত হইয়া কিংশকে ব্লেকর ন্যায় ধরাশায়ী হইল, অনেকে সম্দ্রে গৈয়া পড়িল, অনেকে বনপ্রবেশ করিল এবং অনেকে সেতৃপথে সম্দ্রের উপর ধাবমান হইল। তৎকালে কাহারই আর অগ্র-পশ্চাৎ দৃষ্টি করিবার অবসর নাই, সকলেরই মুখবর্ণ ভয়প্রভাবে মলিন, ভল্লাকগণ বৃক্ষ ও পর্বতে লাঞ্জায়িত হইল, কেহ জৈহ মৃতবং ভ্তলে শয়ন করিল এবং কেহ কেহ বা দুতবেগে পলাইকে সাগিল। তম্দুণ্টে মহাবীর অগ্গদ কহিলেন, বানরগণ! স্থির হও, অ্ত্র্পিক আমরা বৃষ্ধ করিব। তোমরা র্যাদও সমরে পরাঙ্ম,খ হইরা পলাইতেছ জিন্তু আমি সমনত প্রিথবী প্র্যটন করিয়াও তোমাদের থাকিবার স্থান কর্মের দেখিতে পাই না। এক্ষণে প্রতিনিত্ত হও, প্রাণরক্ষায় এত যত্ন কেন? ক্রেমের নিরুত হইয়া প্রায়ন করিলে পত্নীগণ তোমাদিগকে উপহাস করিবে কেনির্প উপহাস স্ক্রেবীদিগের মৃত্যু অপেক্ষাও ক্রেশকর। তোমরা বৃহৎ ও কিন্তু ক্লে জন্মিয়ছে, এক্ষণে সামান্য বানরের ন্যায় ভাত হইয়া কোথায় যাও বিশ্বন সকলে বার্য প্রদর্শন না করিয়া সভয়ে প্রায়ন করিতেছ তখন তোমরা নিশ্চয়ই নীচ। তোমরা যে স্ব-স্ব মহত্ প্রখ্যাপনপূর্বক প্রভার হিতসাধন করি বলিয়া জনসমাজে শ্লাঘা করিতে এক্ষণে তাহা কোথায় গেল? যে ব্যক্তি ধিক্কার সহ্য করিয়া জ্বীবিত থাকে, সেই ভীর, কাপ্রায়ক লক্ষ্য করিয়া নানার্প কথা রটনা হয়। অতএব তেমেরা নির্ভয় হও এবং সংপর্ব্যের পথ আশ্রয় কর। আমরা হয় প্রাণত্যাগ করিব, ভীর, কাপ্রেয়ের দ্বৈভি ব্রহ্মকোক লাভ করিব, বীরলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করিব, না হয় শত্নাশপ্রিক ইহলোকে একটি স্থিত ক্যিতি রক্ষা করিয়া ষাইব। দেখ ঐ কুম্ভকর্ণ রামের হস্তে আজ বহ্নিমাখে পতিত পতপোর ন্যায় কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আমরা বীরগণের গণনীয়, আমরা যদি পলাইয়া আত্মরক্ষা করি তাহা হইলে এক ব্যক্তির বিক্তমে ভীত হইয়া বহুসংখ্য লোক যুদ্ধে প্রাঙ্মুখ হইয়াছে আমাদের এই অপকলন্ক সর্বন্ত ঘোষিত হইতে থাকিবে।

তখন বানরগণ পলায়নকালেই বীর্রবিগহিত বাক্যে কহিল, ধ্বরাজ। কৃণ্ডকর্ণ ঘোরতব যুন্থ করিতেছে, এখন রণস্থলে তিন্তিয়া থাকি এর্প সময় নহে: চলিলাম, আমাদের প্রাণ অতিমান্ত প্রীতিকর। এই বলিয়া সকলে চতদিকৈ দ্রতপদে পলাইতে লাগিল। কিন্তু অজ্ঞাদ উহাদিগকে প্নঃ প্নঃ সান্থনা ও ছায়ের আশা প্রদর্শনপূর্বক প্রতিনিব্ত করিলেন।



সশ্তধণিউত্তম স্বৰ্গ ॥ অনন্তর মহাবীর বানরগণ স্থির বৃদ্ধি আশ্ররপ্রে প্নর্বার প্রতিনিব্ত হইতে লাগিল। উহারা অভ্যাদের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুট হইল এবং প্রাণনিরপেক্ষ হইয়া কুম্ভকর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেকে বৃক্ষ ও গিরিশ, গে উদ্যত করিয়া মহাবেগে তদভিম্থে চলিল। মহাকায় কুম্ভকর্ণ ও ক্রোধাবিন্ট হইয়া উহাদিগের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে অসংখ্য বানর বিনন্ট হইয়া দেহপ্রসারণপূর্বক ভ্তেলে শয়ন করিল। বিহগরাজ গর্ড় যেমন উরগগণকে ভক্ষণ করেন সেইর্প কুম্ভকর্ণ বানরগণকে আকর্ষণ ও ভক্ষণ-প্রেক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ম্বিবিদ এক গিরিশ্ব্য উৎপাটন

ক্রিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি বিস্তীর্ণ মেঘখনেডর ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃষ্ণা নিক্ষেপ করিলেন। তাল্লাক্ষণত শৃষ্ণা কুম্ভকর্ণকে না পাইয়া সৈন্যমধ্যে পতিত হইল। বহুসংখ্য হস্তী অন্ব ও রম্ব চূর্ণ হইয়া গেল। পরে দ্বিবিদ অপরাপর রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি গিরিশ্রণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শৃশাগুহারে বহুসংখ্য অধ্ব ও সার্রাথ বিন্দট হইয়া গেল, রণস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত হইল। তখন রথস্থ মহাবার রাক্ষসগণ ভাষণ গর্জনপূর্বক কালকম্প শরে বানর্রাদগকে সংহার করিতে লাগিল। বানরেরাও বৃক্ষ উৎপাটন-প্র্বক হস্ত্যাশ্ব রথের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত ইতাবসরে মহাবীর **হন্মান আকাশে আরোহণপূর্বক কু**শ্ভকর্পের মস্তকে গিরিশ্রণ শিলা ও বৃক্ষ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। কুম্ভকর্পও শ্রেম্বারা তলিক্ষিণ্ড শৃপা ছেদ ও ব্রুসকল ভেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্পাণিত শ্ল হক্তে লইয়া বানরগণের অভিমূপে চলিলেন। তন্দুটো হনুমান এক শৈলশ্যুপ গ্রহণপূর্বক উ'হার প্রতিমধ্যে দন্ডায়মান হইলেন এবং জোধাবিষ্ট হইয়া উ'হাকে শ্রুপাঘাত করিলেন। কুল্ডকর্ণের সর্বাঞ্চ মেদ ও রক্তে আর্দ্র হইয়া গেল, তিনি প্রহারবেগে অভিভত্ত হইয়া পড়িলেন। পরে ঐ দী•তশিখরধারী গিরিবং দীর্ঘাকার মহাবীর বিদ্যুণ্ভাস্বর শ্ল বিঘ্ণিত ক্রিয়া কুমার বেমন কঠোর শক্তি অস্তে ক্রোণ্ড পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেক সেইর্প তল্দনারা হন,মানের বক্ষঃপথল বিদাণ করিলেন। হন্মান প্রহারবার্থিস বহরল হইয়া পাড়িলেন, তাঁহার মাথ দিয়া রন্তব্যন হইডে লাগিল, তিনি মুলাস্তকালীন মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দ্দির রাক্ষ্যেরা হৃত্যনে সিংহনাদ করিয়া উচিল এবং বানরগণ ব্যাথিত ও ত্তি হইয়া পলায়ন করিয়ে লাগিল। অনন্তর মহাবল নাল ক্রিলেন্ত স্ক্রিপর করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি এক শৈলাশ্রগ নিক্ষেপ করিলেন্ত বিশ্বিক ক্রিলেন্ত স্ক্রিপর ম্বিতিপ্রহারে চ্প্ এবং বিস্ফ্রিলাগ

ও জনালাবাংশত হইয়া ভ্রেক্ট পতিত হইল। ইতাবসরে ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক ও গশ্ধমাদন এই পাঁচজন মহাবীর বৃক্ষশিলা উদ্যত করিয়া কুস্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কেহ তাঁহাকে বারংবার পদাঘাত, কেহ চপেটাঘাত ও কেহ' বা ম্বিউপ্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গ্রেতর প্রহারে কুম্ভকর্ণ কিছ্মার ব্যাথত হইলেন না, প্রভ্যুত তাঁহার অপূর্ব স্পর্শসূথ অনুভব হইতে লাগিল। পরে তিনি বেগে গিয়া ভাজপঞ্জরে ক্ষমভকে গ্রহণ করিলেন। খবভ তাঁহার বাহাবেন্টনে আরম্ভমাধ ও নিপাঁড়িত হইয়া ভ্তলে পড়িলেন। তখন কৃদ্দকর্ণ শরভকে ম্রণ্টিপ্রহারপার্বক নীল ও গরাক্ষকে পদাঘাত ও চপেটাঘাত করিলেন। উ'হাদের সর্বাজে রক্তধারা প্রবাহিত ছইতে লাগিল। উ'হারা তৎক্ষণাৎ মছিত হইয়া ছিলমূল কিংশুক বৃক্ষের ন্যার পতিত হইলেন। তখন সহস্ত সহস্ত বানর মহাবেগে কুম্ভকর্পের প্রতি ধাবমান হইল এবং লক্ষ দিয়া পর্বতবং তাহার উপর আরোহণপ্রাক ভাঁহাকে প্নঃ প্নঃ দংশন এবং ভাঁহাকে নখদতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ম্বিউপ্রহার করিতে লাগিল। তখন সহজাত বৃক্ষে পর্বত যেমন শোভিত হয় সেইর প ঐ সমস্ত দেহোপরি আর ্চ বানরে কুম্ভকর্ণ অপরে শোভা পাইদেন। পরে গরুড় যেমন সপাগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন সেইর প তিনি লোধাবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহার পাতালতুল্য আস্যকৃহরে নিক্ষিণ্ড হইবামাত্র কর্ণ ও নাসারশ্ব দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। তখন কুম্ভকর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,

অনতিকালমধ্যে রণস্থল মাংসশোণিতে কর্দমময় হইরা উঠিল। কুম্ভকর্ণ ক্রোধে ম্ছিত হইরা ব্যাস্তকালীন অফিনর ন্যায় বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বছ্রধারী ইন্দের ন্যায়, পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় শ্লহস্তে স্শোভিত হইলেন এবং বহি যেমন গ্রীষ্মকালে শ্রুক অরণ্যকে দশ্য করে সেইর্প বানরসৈন্যগণকে দশ্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরেরা ভাঁত হইরা বিকৃত স্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত বাথিত ইইরা ড ক্রমনে রামের শরণাপার ইইল। ইত্যবসরে মহাবার অপগদ শৈলশ্পা গ্রহণপূর্বক কুশ্ভকর্ণের প্রতি ধার্মান হইলেন এবং ঘন-ঘন সিংহনাদ ও অন্বতা রাক্ষসগণকে ভর প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার মন্তকে শৃংগ নিক্ষেপ করিলেন। কুশ্ভকর্ণের ক্রোধানল অতিমান্ত প্রদণ্শিত ইইরা উঠিল। তিনি সিংহনাদে বানরগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক অভ্যাদের প্রতি মহারেগে ধার্মান ইইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিরা ক্রোধভরে শ্লা নিক্ষেপ করিলেন। তথন সমরপট্ন মহারল অভ্যাদ বিটিভি স্বন্ধান ইইতে কিঞিং অপস্ত ইইলেন, কুশ্ভকর্ণের দ্লেও বার্থা ইইরা গেল। পরে অভ্যাদ শৃংফ প্রদানপূর্বক কুশ্ভকর্ণের বক্ষে মহারেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। কুশ্ভকর্ণের সংজ্ঞা বিলুপে হইরা গিলুলেন। কুশ্ভকর্ণের সংজ্ঞা বিলুপে হইরা গিলুলেন। কুশ্ভকর্ণের সংজ্ঞা বিলুপে হইরা গিলুলেন। ক্রার্থাবিও তাঁহাকে অভ্যাদন করিলেন। অভ্যাদ প্রহারেগে মার্হিত ইইরা গিভুলেন। সংগ্রীবও তাঁহাকে অভ্যাদন করিলেন এবং শেলাশিখর গ্রহণ্যক্রিক বার্রারেপি আসিতে দেখিয়া এক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং শেলাশিখর গ্রহণ্যক্রিক বার্রারেপ আসিতে দেখিয়া হসত পদ প্রসারণপূর্বক উহার সম্মুখে দাছালিলান। কুম্ভকর্ণের সর্বাহ্গ বানর-রন্তে সিন্ত, তিনি অনবরত বানর ভক্ষণ ক্রিতেছেন। তন্দুক্তে কিপরাজ স্কুলীব উন্হাকে কার্যা সাধন করিয়াছ এবং ক্রিকে বানরকে ভক্ষণ করিরাছ, এই বার্বার্যে তোমার বাশ অবশ্যই বিধিত ইইবে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এই বানরসৈনা ছাড্রা দেও, ক্ষুদ্রেক লইরা বিশেষ কি ফল। আমি এই শৈলাশিখর নিক্ষেপ করিতেছি, তুমি আজ একবার ইহা সহ্য কর।

তথন কুল্ডকর্ণ কহিলেন, বানর! তুমি প্রজাপতির পোঁর এবং ঋক্ষরজ্ঞার পরে, তোমার ধৈর্য ও বীর্য উভয়ই আছে, এইজন্যই তুমি এইরূপ আক্ষালন করিতেছ।

অনন্তর স্থাবি সেই বছুসার শৈলাশৃংগ বিদ্ধাণিত করিয়া সহস্য কুল্ভকণের বন্ধে আঘাত করিলেন। উহা কুল্ভকণের বিশালা বন্ধ স্পর্শ করিবা মার চার্ণ হইয়া গেল। তল্প্ল বানরেরা অত্যুক্ত বিশ্বা হইল এবং রাক্ষ্যেবা মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল। মহাবীর কুল্ভকর্ণ ঐ শিখরাঘাতে অতিশয় কৃপিত হইলেন এবং ম্থব্যাদানপূর্বক সিংহনাদ করিয়া স্থাবিকে সংহার করিবার জন্য বিদ্যুৎপ্রকাশ শ্ল নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে হন্মান শীঘ্র লম্ফ প্রদানপূর্বক ঐ স্বর্গশ্ভথলনিক্ষ স্থাবিত শ্লে দুই হল্তে গ্রহণপূর্বক বেগে ভালিগায়া ফেলিলেন। তিনি হ্লামনে ঐ কৃষ্যায়সনিমিত গ্রেভার শ্ল জান্ত্রে আরোপণপূর্বক ভক্ষ করিলেন। বানরসৈন্য প্লাকিত হইল। উহায়া দশ্ভতরে চতুদিকে বিক্ষিণ্ত হইয়া সিংহনাদ এবং হন্মানকে বারংবার সাধ্বাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা ভীত হইয়া বৃক্ষে পরাভ্তম্থ হইয়া গেল। তথন মহাবীর কুল্ভকর্ণ অত্যন্ত রোধাবিষ্ট হইলেন এবং মলরগারির শ্লা উৎপাটনপূর্বক

স্থাবিকে প্রহার করিলেন। স্থাবি প্রহারবাধার ম্ছিত ইইয় পাড়িলেন। তদ্দের রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইতাবসরে প্রচণ্ড বায়্যেমন মেঘকে লইয়া বায় সেইর্প কৃষ্ডকর্ণ মহাবীর স্থাবিকে লইয়া অপস্ত হইলেন। তাঁহার দেহ মেঘাকার; তিনি স্থাবিকে গ্রহণ করিয়া উত্থেশাণুগধারী স্মের্র নায়ে অপর্ব শোভা পাইলেন। স্রগণ এই ব্যাপারে অতান্ত বিষ্মিত হইয়া কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্টকর্ণ রাক্ষসগণের স্কৃতিবাদ ও স্রগণের তুম্লে নিনাদ প্রবণপর্বক গমন করিতে লাগিলেন। বানরগণ অতিমার ভাতি হইয়া রণদ্থল হইতে পলাইতে লাগিল। কৃষ্টকর্ণ এইর্পে স্থাবিকে হরণ করিয়া স্থির করিলেন অতঃগর ইহায় বিনাশেই রামের সহিত সমস্ত বিনশ্ট হইবে।

তথন ধীমান হন্মান স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কপিরাজ স্থাবি ত গৃহীত হইরাছেন, একণে আমার কি করা কর্তব্য। অতঃপর যাহা ন্যায়া আমি নিশ্চয় তাহাই করিব। আমি পর্বতাকার কুম্ভকণিকে গিয়াবিনাশ করি। কুম্ভকণি আমার মুন্টিপ্রহারে বিনন্ট এবং কপিরাজ স্থাবীব বিমৃত্ত হইলে সমস্ত বানর অতিমার হুল্ট হইবে। অথবা আমারই এইর,শ করিবার প্রয়োজন কি? যদি স্থাবি স্বয়াস্বর ও ইন্তে পারেন। বোধ হয় একণে তবে স্বায় পোর্বেই সম্পূর্ণে মুন্তি লাভ ক্রিটে পারেন। বোধ হয় একণে তিনি প্রহারব্যথায় বিহরেল হইয়া আছেন ক্রিলাভপ্রেক আপনার ও বানর্গণের পক্ষে যাহা হিতকর তাহারই ক্রিলাভপ্রেক আপনার ও বানর্বানে বিমৃত্ত করিয়া আনি ইহাছে তিনি সম্তৃত্ব হইবেন না এবং এতাহ্রবন্ধন তাঁহার একটি কলণ্ডও চিরকলে ইন্ত হইতে বিমৃত্ত হইয়া বায়রত্ব প্রদর্শন করিবেন। একণে এই সমস্ত বানরব্রার চতুদিকে ছিয়ভিয় হইয়া গিয়াছে; আমি প্রবোধবাক্যে ইহাদিগকে সাম্প্রনা করি। হন্মান এইর্প চিন্তা করিয়া বানরগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুল্ডকর্ণ স্পদ্দনশীল স্থাবিকে লইয়া সংকার প্রবেশ করিলেন। বিমান রথ্যাগৃহ ও প্রেল্বারুথ সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মুল্ডকে উংকৃট প্রপ্রাণ্ট করিতে লাগিল। তথন কপিরাজ স্থাবি রাজমার্গের শাতলবায় এবং লাজগণ্ধ ও জলসেকে অলেপ অলেপ সংজ্ঞালাভ করিলেন। তিনি মহাবল কুল্ডকর্ণের ভ্রেরেণ্টনে বন্ধ, তিনি অতিকণ্টে সচেতন হইয়া লংকার রাজপথ নিরীক্ষণপূর্বক প্রেঃপ্রান্ধ, এক্ষণে ইহার কোনর্প প্রতিকার আবশ্যক? এমন কোন অনুষ্ঠান করা চাই বাহা বানরগণের সম্পূর্ণ হিতকর ও প্রাতিকর হইতে পারে। মহাবার স্থাবি এইর্প সংকল্প করিয়া বাটিত নথাঘাতে কুল্ডকর্ণের কর্ণবিয় ও তাক্ষানশনে নাসা ছেদনপূর্বক পাদপ্রহারে উন্থার আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি ক্লোধে প্রজন্মলিত হইয়া তংক্ষণাং স্থাবিকে ভ্তলে নিক্ষেপ-পূর্বক নিজ্পট করিতে লাগিলেন। কুল্ডকর্ণের দেহ অজন্তক্ষরিত রক্তব্যরায় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি ক্লোধে প্রজন্মলিত হইয়া তংক্ষণাং স্থাবিকে ভ্তলে নিক্ষেপ-পূর্বক নিজ্পট করিতে লাগিলেন। রাক্ষ্সেরা তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে স্থাবিও কল্দ্কবং বেগে লম্ফপ্রদানপূর্বক রামের সহিত প্রবর্ণর সমাগত হইলেন।

কুল্ডকর্ণের নাসাকর্ণ ছিন্নভিন্ন, পর্বত বেমন প্রস্রবণে শোভিত হয় তিনি সেইর্প অজয়ক্ষরিত রক্তে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অঞ্জনস্ত্পের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার সর্বাজ্যে রক্তধারা, তংকালে তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেথের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ ভীমাকার মহাবীরের প্নেবার যুম্খেছে। উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে নিরুত্র দেখিয়া এক ঘোর মুশার লইলেন এবং ক্রোধভরে আবার রণস্থলে চলিলেন। তিনি পরী হইতে সহসা নিজ্ঞানত হইয়াই মহাপ্রলায়ের প্রদীনত বহিন্র ন্যায় ভীষণ বানরসৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষাধা অতিমান্ত প্রবল, তিনি অতান্ত রন্তমাংসলোল,প। ঐ মহাবীর বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশপ্রাক সম্পূর্ণ অজ্ঞানত নিবিশৈষে পিশাচ রাক্ষস বানর ও ভল্পকোণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এককালে দুই তিনটি বানর ও রাক্ষসকে এক হস্তে গ্রহণপূর্বক মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বোধ হই**ল যেন যুগান্তকালে কৃতান্ত লো**ককয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৃশ্ভকর্ণের স্কেণীম্বয় হইতে রক্ত ও মেদ নিঃস্ত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্বাধ্য মেদ কসা ও রক্তে লিশ্ড, কর্ণে অন্যনাড়ির মাল্য, দম্ত স্তীকা, তিনি মহাপ্রলয়ে বার্ধিত করাল কালম্তির ন্যার বানরগণকে শ্ল প্রহারপূর্ব'ক ধ্বেমান হইলেন। তথন বানরেরাও অধিকার ভাত হইয়া দ্রতপদে রামের শরণাপল হইল।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্যাণ জোধাবিল্ট হুইন্সে ব্লেখ প্রবৃত্ত হুইলেন। তিনি সর্বাহ্যে সাত শরে কুল্ডকর্ণকে বিশ্ব ক্রিম্বালির আবার অসংখ্যা শর নিক্ষেপ করিলেন। কুল্ডকর্ণ লক্ষ্যাণের শরজাকে নিপাঁড়িত হইরা স্ববিক্রমে তংসমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফোললেন। তুলুকৈ লক্ষ্যাণের ক্রোধ আরও বার্ধত হইরা উঠিল। তিনি উ'হার স্বর্গময় ক্রিকেট বর্ম শরনিকরে আছেম করিয়া দিলেন। নালকলেবর কুল্ডকর্ণ ঐ মার্কিট শরে নিপাঁড়িত হইরা করজালমাণ্ডিত স্ব্র্থেমন জলদপটলে শোভিত হিন সেইর্প শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মেঘগল্ভীর স্বরে অবজ্ঞা সহকারে লক্ষ্যাণকে কহিলেন, বার! আমি অবলালাক্রমে কৃতাল্ডকেও পরাল্ড করিয়াছি, এক্ষণে তুমি বখন নির্ভারে আমার সহিত এইর্প ব্লেখ করিতেছ তখন তোমার বারকনীতি অবশাই ঘোষিত হইবে আমি রণল্পলে অল্থারী কালাল্ডক বমের ন্যার দাঁড়াইয়া আছি, যুল্থের কথাকি, তুমি যখন আমার সম্মুখে এই কাল যাবং তিন্তিরা আছ ইহাতেই তোমার গোরব। প্রে স্রুগণপরিবৃত্ত ঐরাবতাধির্ছ ইন্দ্রও কদাচ এইর্পে পারেন নাই। লক্ষ্যণ! তুমি বালক, আমি তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতৃত্ব ইইলাম। এক্ষণে তুমি আমার অনুজ্ঞা দেও আমি রামের নিকট সংগ্রামার্থ প্রস্থান করি। দেখ, রামকে বিনাশ করাই আমার একমাত লক্ষ্য, তাহার বিনাশে আর আর সমস্তই বিনন্ত ইবে। রামের পর যে-সকল বার অর্থশিন্ট থাকিবে আমি সর্বসংহারক বলবীরে তাহাদিগকে বর্ধ করিব।

কুম্ভকর্ণ প্রশংসাবাক্যে এইর প কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাক্ষ্য! তোমার বলবিক্তম যে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসহা তাহা অলীক নহে, আমিও তাহা সম্যক ব্রিতে পারিলাম। ঐ দেখ, মহাবীর রাম অচল পর্বতের ন্যায় দশ্ডারমান আছেন।

অনশ্তর কুশ্ভকর্ণ লক্ষ্মণের বাক্যে অনাদরপূর্বক তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া পদভরে মেদিনী কশ্পিত করত রামের দিকে ধাবমান হইলেনঃ তখন রাম ভীষণ দ

শাণিত শর ন্বারা উহার হ্দর বিন্দ্র করিলেন। রোষাবিন্দ্র কুন্তকর্পের মুখ ইইতে অধ্যারমিশ্রিত অন্নিশিষা উল্পার ইইতে লাগিল। তিনি রামের শরে বিন্ধহ্দর ইয়া ঘোরতর চাংকারপ্রক জ্বোধভরে তদভিম্বে ধাবমান ইইলেন। তংকালে তাঁহার গদা করন্রন্দ্র ইয়া গেল, অন্যান্য অন্য-শন্ত ইত্তততঃ বিক্ষিণ্ত ইয়া পড়িল। যখন তিনি সম্প্রে নিরুদ্র ইইলেন তখন কেবল ম্বিট্রপ্রার ও চপেটাঘাতে ঘো তর যুন্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি রামশরে ক্ষতবিক্ষত, তাঁহার সর্বাধ্যে প্রস্থাবে ন্যায় অজন্তধারে রক্ত প্রবাহিত ইইতে লাগিল। তিনি তাঁর ক্রোধে ম্ছিতি ও শোণিতগন্ধে অন্ধ্রায় হইয়া বানর রাক্ষ্য ও ভল্ল্কগণকে ভক্ষণপ্রেক ধাবমান হইলেন এবং এক শৈলশ্ব্য মহাবেগে বিঘ্ণিত করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম স্বর্ণখিচিত সরলগামী সাতশরে ঐ শৈলশ্ব্য অর্ধপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফোললেন। শ্বান সরলগামী সাতশরে ঐ শৈলশ্ব্য অর্ধপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফোললেন। শ্বান সর্বাধীর লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় চিন্তা করিয়া রামকে কহিলেন, আর্থ! এই বাঁর শোণিতগন্থে উল্মন্ত ইইয়া বানরও ব্বেন না, রাক্ষ্যও ব্বেন না, আত্মপর সকলকেই নির্বিশেষে ভক্ষণ করিতেছে। ভলে, একণে বানরেয়া উহার উপয় গিয়া আরোহণ কর্বক, যুথপতিগণ স্ব-স্ব মর্যাদা অনুসারে অগ্রন্থেই ইইয়া উহার চতুদিকে উথিত ইউল। আজ ঐ দ্ব্যতি গা্রন্থেরে নির্বান্তিত ইইলা বিচরণ করিবার কালে আর কাহাকেই ভক্ষণ করিতে পারিবে

কর্ক, যুথপতিগণ স্ব-স্ব মর্যাদা অনুসারে অগ্রন্থ হইরা উহার চতুদি কে
উথিত হউক। আজ ঐ দ্মতি গ্রেডারে নির্কৃতিত হইলে বিচরণ করিবার
কালে আর কাহাকেই ভক্ষণ করিতে পারিবে নির্কৃতিত হইলা বিচরণ করিবার
কালে আর কাহাকেই ভক্ষণ করিতে পারিবে নির্কৃতিত হইলা কুল্ভকর্ণের উপর
গিয়া আরোহণ করিল। কুল্ভকর্ণ অফিক্সিন জোধাবিল্ট হইয়া কুল্ভকর্ণের উপর
গিয়া আরোহণ করিল। কুল্ভকর্ণ অফিক্সিন জোধাবিল্ট হইয়া দৃশ্ট হসতী যেমন
হিস্তিপক্কে ফোলবার জন্য প্রস্কৃতিক লাগিলেন। তল্প্টের রাম কুল্ভকর্ণকে জাল্প বিবেচনা করিলেন এবং ডিটিটার্ন গ্রহণপূর্বক রোষক্ষায়িত দ্বিটপাতে উ'হাকে দশ্ধ করিয়াই যেন উ'হার সাভিম্বে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভকর্ণনিপ্রাড়িত বানরগণ অত্যন্ত পূল্ফিত হইতে ল্যাগল। মহাবীর রামের হন্তে স্বর্ণখচিত সর্পাকার শরাসন, স্কর্ত্থে শরপূর্ণ তাগার, তিনি বানরগণকে আশ্বাস প্রদান-পূর্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। দুর্জ্বর বানরগণ তাঁহাকে বেণ্টন করিল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অন্মরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, কিরীটশোভিত শোণিতলিশ্তদেহ রক্তচক্ষ্ম মহাবীর কৃশ্ভকর্ণ রুক্ট দিকহস্তীর ন্যায় সকলের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। তিনি রাক্ষসগণে বেণ্টিত, তাঁহার দীর্ঘ দেহ বিন্ধা ও মন্দরাকার, তিনি স্বর্ণাঞ্চদে শোভিত হইতেছেন এবং মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় তাঁহার আসাদেশ হইতে অজস্ত্রধারে শের্যণত ক্ষরণ হইতেছে। তিনি শোণিতসিক্ত স্ক্রণীদ্বয় জিহ্ন দ্বারা প্রেঃ প্রেঃ লেহন করিতেছেন, তাঁহার জ্যোতি দীশ্ত বহিন্দ ন্যায় দুর্নিরীক্ষা। রাম ঐ কৃতান্তের ন্যায় করাল-ম্তি মহাবীরকে দেখিয়া শরাসনে টব্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কুল্ভকর্ণ ঐ শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া জোধভরে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তন্দুন্টে ভ্রন্থগদেহবং দীর্ঘবাহ, ব্রাম উ'হাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই আমি শরাসন হস্তে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি আইস, বিষন্ন হইও না, জানিও আমিই রাক্ষস-কুলনাশক রাম, তুমি আমার হস্তে মুহুতমিধ্যেই বিনষ্ট হইবে। তথন মহাবীর কুম্ভকর্ণ রামের পরিচয় পাইয়া বিকৃতস্বরে হাস্য করিলেন এবং জোধাবিষ্ট হইয়া বানরগণকে বিদ্যাবণপূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে ঐ

মহাবীর বানরগণের হৃদয় বিদারণপূর্বক মেঘগর্জনবং ভীম ও গশ্ভীর স্বরে বিকৃতর্প হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি বিরাধ নহি, থর ও কবন্ধ নহি এবং বালী ও মারীচও নহি, আমি স্বয়ং কুশ্ভকর্ণ উপ্পিথত। তুমি এই আমার লোহময় প্রকাণ্ড মুশ্গর দেখ, আমি পূর্বে ইহায়ই ল্বায়া দেবাস্রকে পরাজয় করিয়াছি। আমার নাসাকর্ণ যদিও ছিল্ল তথাচ তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না, এই নাসাকর্ণ ছিল্ল হওয়াতে আমার বিশেষ কি কন্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাকে স্বদেহের বলবীর্য প্রদর্শনি কর, আমি অগ্রে তোমার বীর্ত্বের স্বিশেষ পরিচয় পাইয়া পশ্চাং তোমাকে ভক্ষণ করিব।

তথন মহাবীর রাম কৃশ্ভকপের এইর্প সগর্ব বাক্য শ্রবণে অতিমান্ত কোধাবিন্ট ইইয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। কৃশ্ভকর্প ঐ বদ্ধারেগ শরে আহত ইইয়া কিছুমান্ত ব্যথিত বা বিচলিত ইইলেন না। যে শর সপত শাল বিদার্গ করিয়াছিল এবং যশ্দারা বালার ন্যায় মহাবার নিহত হন সেই বক্তুত্বা শর কৃশ্ভকর্ণকৈ ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারিল না। ঐ রদ্ধান্ত তারেলেন। পরে তিনি মহাবেগে মৃশ্যর বিঘ্রিণত করিয়া তাহিস্কৃতি শরনিকর নিরাসপ্রেক বানরসৈনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিদ্নিবার রাম শরাসনে এক বায়বা অস্ত্র যোজনা করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়ালন। অস্ত্র নিক্ষিপত হইবামান্ত কৃশ্ভকর্ণের মৃশ্যর সহিত হস্ত অপ্তর্তিইয়া গেল, তিনি ভামরবে চাংকার করিতে লাগিলেন, তাঁহার ঐ গিরিস্বৃষ্ণক্রির ভ্রেদণ্ড ভ্রেলে পড়িবামান্ত বহুসংখা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝনরসৈনা বিনন্দ হইল। তখন হতাবশিষ্ট বানরগণ অতিশয় বিষয় হইরা একপাশ্বে অবস্থানপ্রবিক রাম ও কুশ্তকর্ণের ভীষণ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হসত ছিল্ল হওয়াতে কুশ্তকর্ণ শিখরশ্না পর্বতের নাায় দৃষ্ট হইলেন। ইতাবসরে তিনি অপর হস্তে এক তালব্ক উৎপাটনপ্রবিক দ্ভবেগে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাম ঐ উরগাকার উদাত হসত স্থাণিত ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিল্ল হসত ভ্তলে বিচেন্টমান হইতে লাগিল এবং তম্বারা বৃক্ষ পর্বতি শিলা বানর ও রাক্ষসগণ চুর্ণ হইয়া গেল।

অনশ্তর কুম্ভবর্শ ঘোর চীংকারপূর্ব ক রামের প্রতি দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। তখন রাম দুই সুশাণিত অর্ধচন্দ্র অন্ত্র খ্বারা উন্থার পদন্দর ছেদন করিলেন। পদম্বয় তদ্দেওে দিকবিদিক গিরিগাহা মহাসমনুদ্র ও লংকা প্রতিধ্যনিত করিয়া ভুতলে নিপতিত হইল। কুম্ভকর্ণের হস্তপদ খণ্ডিত, তিনি বড়বামুখাকার ম্থব্যাদানপূর্বক গভীর গর্জনসহকারে অত্তরীকে রাহ্য বেমন চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয় সেইর্প সহসা রামের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর রাম তীক্ষা শরনিকরে উ'হার মুখকুহর পূর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের বাক্রোধ হইয়া গেল। তিনি অতিককে অস্কুট শব্দপূর্বক মূছিত হইয়া পড়িলেন। তখন त्राम ভाञ्कतदर **अधतरक्षार्रा** वन्नाप-छ्रुमा कृषान्यमृत्यु बेन्द्रान्य धर्म क्रिस्मा এবং ঐ স্ণাণিত বায়্বেগগামী অস্ত কুল্ভকরে ক্তিতি বস্তুবং মহাবেগে নিক্ষেপ অবং অ স্নালত বায়্বেলগামা অন্য কৃষ্ণভবল প্রসাত ব্রুবং মহাবেলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐদ্যাস্ত্র বিধ্ম বহিল ন্যায় অভিমুদ্ধ করালদর্শন, উহা নিক্ষিত হইবামার ল্বতেজে দিকমণ্ডল উল্ভাসিত ক্রিমা ভীমবিক্রমে চলিল এবং কৃষ্ণভবর্ণের কৃষ্ণভবসমলংকৃত গিরিশ্গাত্লা দংখ্যকৈ না মণ্ড দ্বেষণ্ড করিয়া ফেলিল। ঐ বীর মণ্ড পতিত হইবার কালে ক্রিস্ই, প্রেদ্বার ও উচ্চ প্রাকার সমস্ত ভগন করিল। কৃষ্ণভবর্ণের প্রকাণ্ড দেহ বিশ্বে সম্ভূজলে গিরা পড়িল এবং নক কৃষ্ভীর মংস্য ও উরগগণকে মদ্বিষ্ঠিক ক্রমশঃ তলস্পর্শ করিল। ঐ দেবরালগবৈরী মহাবীর এইর্পে নিহত হৈলে পর্বত সহিত প্রথিবী সহসা কাপিয়া উঠিল, স্বগণ হর্ষভরে কোলাহল করিতে লাগিলেন। দেববি মহবি পরগ পক্ষী গ্রেত যক্ষ ও গণ্ধর্ব প্রভৃতি সকলে রামের প্রাক্তমে যারপ্রনাই হৃষ্ট হইয়া নডোমণ্ডলে আরোহণপূর্বক এই বিষ্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ কুম্ভরুশবিধে অভ্যন্ত ভীত হইল এবং মাত্রণেরা যেমন সিংহকে দেখিয়াই ব্যথিত হয় সেইরূপ উহারা রামকে দেখিয়া আর্তরেবে চীংকার করিতে **লাগিল। সূর্য যেমন অন্তরীকে রাহ্-গ্রাস হইতে বিম-ক্ত হইয়া অন্ধকার নিরাস-**প্রকি শোভিত হন সেইর্প রাম কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া বানরগণের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে বানরগণের মুখ হর্ষে বিক্সিত পদ্মের ন্যায উৎফালে হইয়া উঠিল এবং উহারা বারংবার রামকে পাজা করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ তুমাল যান্তের কদাচ পরাজিত হন নাই, তিনি সারসৈন্যসংহারক, সাররাজ যেমন ব্রাস্ক্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন রাম সেইর প উ'হাকে বিনাশ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

অণ্ট্যান্তিম স্বৰ্ণ । অনন্তর রাক্ষসগণ কুম্ভকণ কে নিহত দেখিয়া রাবণের নিকট গ্রমনপূর্ব ক কহিল, মহারাজ! কৃতান্ততুল্য মহাবীর কুম্ভকণ বানরগণকে বিদ্যাবণ ও ভক্ষণপূর্ব ক করেং বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি মুহুত্বিল উহাদিগকৈ অতিশয়

সদতাত করিয়া রামের তেজে প্রশাদত হইরাছেন। এক্ষণে তাঁহার কবন্ধম্তি ভীমদর্শন সম্দ্রে অর্ধপ্রবিষ্ট, তাঁহার নাসাকর্ণ ছিল্ল, সর্বশারীর শোণিতলিত, তিনি এইব্প বিকৃত দেহে লংকাদ্বার অবর্দ্ধ করিয়া ছিলেন, তাঁহার হস্তপদ কিছ্ই ছিল না, তিনি অনাবৃত দেহে দাবদাধ ব্যক্ষের ন্যায় নির্বাণপ্রাণত হইয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণের বধসংবাদে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া তৎক্ষণ্যং মুদ্রিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, গ্রিশিরা ও অতিকায় পিতৃবাবধে স্বারপরনাই আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব এই দৃই মহাবীর বৈমাতের ভ্রাতার বধবার্তার কাতর হইয়া অপ্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইকোন। অনন্তর রাক্ষসরাজ অতিকন্টে সংজ্ঞালাভপূর্ব ক কুশ্ভকর্ণকে উন্দেশ করিয়া আকুলমনে দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, হা কুম্ভকর্ণ! হা শ্রুদপ্রারী মহাবীর! তুমি সহসা আমার পরিত্যাগপ্রেক মৃত্যুমুথে আজ্ব-সমর্পণ করিলে? তুমি আনার ও বান্ধবগণের হ্দয়খল্য উত্থার না করিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্বক একাকী কোখায় গেলে? আমি যাহার অভয় আশ্রয়ে সূরাস্বকেও কিছ্মান্ন ভয় করিভাম না, আমার সেই দক্ষিণ হস্তু এতদিনে স্থালত হইয়া পাঁড়ল, এক্ষণে আমি আর জাঁবিত নহি। যিনি দেক্তিবের দপ' চ্প' করিতেন, বিনি স্বতেজে প্রলয়কালীন হ্তাশনের অন্ত্র্প তিলেন, হা! রাম সেই বীরকে বিনাশ করিল। বদ্রাধাতও বাহার দেখে উৎপাদন করিতে পারিত না, সেই তুমি রামের শরে নিপাঁড়িত হুইক ঘোর নিদার আছেল হইলে। আজ সমসত দেবতা ও খবি তোমার বিধান দশনে অন্তরীকে আরোহণপূর্বক হর্ষভরে কোলাহল করিতেছে। অভিনির আরোহণ করিবে। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, জানকারে লইয়াই বৃদ্ধান কি হইবে, যখন কুল্ডকর্ণ বিনগ্ট হইলেন তখন আমার জাবনেই বা কাজ কি? যদি আমি প্রাত্তক্তা রামকে বধ করিতে না পারি তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। একণে বথায় কুম্ভকর্ণ গমন করিয়াছেন অদাই আমি সেই স্থানে যাইব, আমি দ্রাতৃগণ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে চাহি না। আমি দেবগণের পূর্বাপকারী, একণে তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয় উপহাস করিবেন। হা কুম্ভকর্ণ! ডুমি ত কিন্দুট হইলে, অতঃপর আমি তোমার সাহাযা ব্যত্তীত আর কিরুপে ইন্দুকে পরাজয় করিব। আমি পর্বে মোহবশতঃ বিভাষণের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহারই ফল সম্পূর্ণই আমাতে ফলিল। যাবং কুল্ডকর্ণ ও প্রহলেতর এই নিদার্ণ ব্যসংবাদ পাইয়াছি ভদব্যি বিভীষণের বাক্য আমায় লক্ষিত করিতেছে। আমি সেই ধার্মিককে যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম এক্ষণে সেই কর্মের এই শোকজনক পরিণাম উপস্থিত হইল।

তংকালে রাজা রাবণ আকুল মনে দীনভাবে এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং অন্ধ কুম্ভকর্ণকে ইন্দেরও নিয়ন্তা জানিয়া সকাতরে মুছিতি হইয়া পড়িলেন।

একোনসংততিতম সর্গ ॥ অনশ্তর তিশিরা রাক্ষসরাজ রাবণকে এইর্প শোকার্ত দেথিয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের মহাবীর্য মধ্যম তাত বিনষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু আপনার ন্যায় বীরপারেবেরা কদাচ এইর্প বিলাপ করেন না। আপনার

বিক্রম বিশ্ববিজ্ঞারে সমর্থণ, তবে আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছেন? আপনার রক্ষদত্ত শক্তি আছে, অভেদ্য বর্ম শব্ধ ও শরাসন আছে এবং সহস্রগদভিযাক মেঘগশভীরনিঃশ্বন রথও আছে। আপনি শশ্ববলে সাল্লাসাল্লকেও পানঃ পানঃ সংহার করিয়াছেন, এক্ষণে রামকে শাসন করা আপনার আবশ্যক। রাজনা ! অথবা আপনি থাকুন আমিই যালেধ যাইতেছি; বিহগরাজ গর্ড় যেমন সপাকে বিনাশ করেন আমিই সেইর্প আপনার শত্বকে বিনাশ করিয়া আসিব। যেমন ইন্দের হশ্তে শশ্বরাসাল এবং বিষ্কার হস্তে নরকাসাল বিনন্ট হইয়াছিল আজ সেইর্প রাম আমার হস্তে বিনন্ট হইয়াছিল আজ সেইর্প রাম আমার হস্তে বিনন্ট হইয়া রণশায়ী হইবে।

তথন আসয়মত্য রাবণ তিশিরার এইর্প বাক্যে বেন প্নর্জন্দাভের আনন্দ্র আন্তব করিলেন। দেবান্তক নরান্তক ও অতিকায় ই'হারা যুন্ধহর্ষে উৎফ্রেল হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রে আমি, অগ্রে আমি এই বিলয়া যুন্ধহর্ষে উৎফ্রেল সকলে গর্জন করিতে লাগিলেন। উ'হারা অন্তরীক্ষচর ও মায়পট্র, উ'হারা স্বরগণেরও দর্প চ্বা করিয়াছেন, উ'হারা মহাবার ও যুন্ধান্মন্ত এবং উ'হাদের বারকীতি সর্বত্র স্প্রচার আছে। দেব গন্ধর্ব কিয়য় ও উরগগণের নিকট উ'হাদিগের পরাজয়ের কথা কদাচই শ্রুত হওয়া বায় না; উ'হারা সর্বান্থাবিৎ ও সমর্রনিপ্রণ, উ'হাদের বিজ্ঞানবল প্রক্র এবং উল্লের বরগবিত। স্ররাজ ইন্দ্র য়েয়ন দানবদপ্রারী স্বরগণে বেণ্টিত হইয়া ট্রেটা পান, সেইর্প রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সমসত উল্জব্লম্তি শত্রাশন প্রতিপারবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি উ'হাদিগকে বারংবার ক্রিভিন এবং উল্লেখনেক নিয়োগ করিয়া শভ্রে আলাবিদে করিলেন।

অন্তরে ঐ সমসত মহাবর্ষ রাক্ষস বারবেশে স্থিজত হইয়া রাবণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপ্রক স্থিতীয় করিলেন। মহোদর স্বশ্রেরণ ত্রণীর গ্রহণ

অন্তর ঐ সমস্ত মহাবা রাক্ষ্য বীরবেশে সন্ভিত ইইয়া রাবণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব ক বিরদ্ধান্ত করিলেন। মহাদের সর্বাদ্যপূর্ণ ত্ণীর গ্রহণ এবং এক ঐরবেতক্লোংগার নীরদশ্যমেল স্দুদর্শন হস্তীর প্রেড আরোহণপূর্বক অস্তগামী স্বের্র ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। রাজকুমার হিশিরা সদশ্বযোজিত অস্তগামী ক্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। রাজকুমার হিশিরা সদশ্বযোজিত অস্তশশ্বপূর্ণ রথে আরোহণপূর্বক স্রধন্তাঞ্চিত বিদ্যুৎশোভিত উল্কাভীষণ জনালাকরাল জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত ইইতে লাগিলেন। তিনটি স্বর্ণপর্বতে হিমাচল যেমন শোভিত হন, সেইর্প তিনি তিন কিরীটে অপ্রে শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর অতিকায় রাক্ষ্যরাজ রাবণের অন্যতর প্রে। তিনি যুদ্ধসভ্জাম সাজ্যত ইইয়া এক উৎকৃণ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের চক্ত ও অক্ষ্য্রাইজত ইইয়া এক উৎকৃণ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের চক্ত ও অক্ষ্য্রাইত ইয়ে এক উৎকৃণ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের চক্ত ও অক্ষ্য্রাইত ইয়ে তান্ত্রকর্ম ও ক্রের নামক অজাবিশেষ শ্বারা শোভিত আছে এবং উহাতে যুদ্ধ্যপকরণ শর শ্রাসন প্রভৃতি প্রচার পরিমাণে সন্তিত রহিয়াছে। মহাবীর অতিকায়ের স্কুশাভন মন্তকে কনক্ষিক্রীট এবং সর্বাঞ্চের উৎকৃণ্ট অলংকার। তিনি তংকালে প্রভাতান্ত্র স্কুমের্ পর্বতের ন্যায় দীশ্তি পাইতে লাগিলেন। তাহার চতুদিকে বীর রাক্ষ্য, তিনি স্কুগণ-পরিবৃত্ত ইন্দের ন্যায় দৃল্ট হইতে লাগিলেন।

অনন্তর নরান্তক উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ স্বর্ণোক্তরেল মনোমার্তগামী বৃহৎ এক অনেব উঠিলেন। উল্কাবৎ প্রদীনত একমার প্রাসই তাঁহার অন্তঃ ময়্রোপরি কাত্তিকের যেমন শক্তিস্তে শোভা পান তিনি সেইর্প ঐ প্রাসহস্তে শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর দেবান্তক কনক্ষচিত বৃহৎ এক পরিদ্ধ গ্রহণপূর্বক সম্ভূমন্থনে প্রবৃত্ত মন্দরধারী ভগবান বিকরে ন্যায় এবং মহাপান্ব এক ভীষণ

গদা গ্রহণপূর্বক গদাধারী কুবেরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন!

এইর্পে ঐ সমসত মহাবীর স্রপ্রী অমরাবতী হইতে স্রগণের ন্যায় লাকাপ্রী হইতে বহিগত হইলেন। বহুসংখ্য রাক্ষস হস্ত্যুদ্ব রথে আরোহণ-প্রেক উ'হাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ সমসত উজ্জ্বলম্তি রাজকুমার অন্তরীক্ষে প্রদীশত গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। উহাদের উদ্যত অস্ত্রশস্ত্র আকাশে উভ্জান শার্দমেঘধবল হংসপ্রেণীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উ'হারা হয় মৃত্যু না হয় শত্রুজয় ইহার অন্যতর লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। উ'হাদের মধ্যে কেহ গর্জন কেহ সিংহনাদ ও কেহ বা বিপক্ষের প্রতি আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উ'হাদের তুম্লা গর্জন ও বাহ্নাস্ফোটনে প্থিবী কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদে অন্তরীক্ষ যেন বিদীণ হইয়া যাইতে লাগিল।

রাক্ষসেরা নিগত হই সুক্ত স্থাপন বানরগণ ব্কশিলাহন্তে দন্তায়মান আছে।
বানরেরাও দেখিল রাক্ষসন্তেন্য যুদ্ধে আগমন করিতেছে। ঐ সৈন্য মেঘশ্যামল
হসত্যুস্বসংকৃল ও কিভিকণ নাদিত, তল্মধ্যে প্রদীপত বহির নাায় উল্জাল ও স্থেরি
ন্যায় দ্নিরিক্ষ্য বীরগণ অস্ত্রশস্ত উদ্যত করিয়া আছে। বানরেরা উহাদিগকে
আগমন করিতে দেখিয়া শৈল গ্রহণপূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল।
রক্ষেসেরা উহাদের হর্ষ-কোলাহল সহ্য করিতে না পারিয়া ভীমববে তর্জন গ্রজনি

অনশ্তর বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা গ্রহণপূর্বক শিখরধারী পর্বতের ন্যায় রাক্ষসসৈনাে প্রবিষ্ট ইইল। কেই কেই রাক্ষসগণের উপর জােধাবিষ্ট ইইয়া আকাশে কেই কেই বা রণশ্থলে পর্যটন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়পক্ষে ঘারতর যা্থ উপস্থিত। যানরগণ রাক্ষসদিগাের উপর বৃক্ষশিলাব্ ছিট করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শরনকরে তংসম্দেয় নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত ইইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীষণ সিংহনাদ সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল। বানরেরা ক্রেধাবিষ্ট ইইয়া রাক্ষসগণকে বৃক্ষশিলাপ্রহারে ছিয়ভিয় করিতে লাগিল। কোন রাক্ষসের মুস্তক শৈলশৃত্গে চ্প্, কাহারও বা দুইচক্ষ্ব মুন্টাঘাতে বহির্গত হইয়া পড়িল। উহারা এইর্প দুবিষ্ঠ প্রহারবাধায় কাতর হইয়া আর্তরব করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর শ্ল মৃশ্যের খঙ্গ প্রাস ও সৃতীক্ষা শক্তি ন্বারা বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় সৈন্য জিগীষা-পরবশ হইযা পরস্পরকে রণশায়ী করিতে লাগিল। উহাদের সর্বাল্য শত্রুশোণিতে

সিব্ত, রণভ্মি নিপতিত বানর রক্ষেস শৈল ও খণা ম্বারা আচ্চ্য ইইয়া গেল; রস্তনদী প্রবাহিত হইল ; যুম্থমদমত্ত চ্ণিকৃত পর্বতাকার রাক্ষসে বস্মতী পূর্ণে হইয়া উঠিল। রাক্ষসগদ বানর স্বারা বানরকে এবং বানরগণ রাক্ষস স্বারা রাক্ষসকে চ্র্ণ করিতে ল্যাগল। রাক্ষসেরা বানরগণের হস্ত হইতে ব্ক্ষাশলা এবং বানরেরা রাক্ষসগণের হস্ত হইতে অস্ত্রশস্ত্র বলপ্রবিক লইয়া প্রহার আরম্ভ করিল। ঘোর সিংহনাদে রণস্থল ভীষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণের বর্ম ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, বৃক্ষ হইতে যেমন নিৰ্যাস নিঃস্ত হয় সেইর্প উহাদের সর্বাঞা হইতে রক্ত নিঃস্ত হইতে লাগিল। বানরগণ রথ দ্বারা রথ, হস্তী দ্বারা হস্তী ও অন্ব দ্বারা অন্ব চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগদ কর্রপ্র অর্ধচন্দ্র ভঙ্গে ও শাণিত শর দ্বারা বানরগণের বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। বিক্ষিণ্ত পর্বত, ছিল্ল বৃক্ষ ও নিহত রাক্ষস ও বানরে রণভ্মি নিবিড় হইয়া উঠিল। বানরেরা বলগবিতি, উহাদের বান্ধেচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল ; উহারা নির্ভায় হইয়া নথ দৃহত ও বৃক্ষ শিলা দ্বারা রাক্ষসগণের সহিত বৃশ্ধ করিতে ল্যাগল। ত্রমশঃ যুন্ধ অতিশয় লোমহর্ষণ হইরা উঠিল, বানরেরা হৃষ্ট ও রাক্ষ্দেরা ফিন্স্ট হইতে লাগিল। এই অশ্ভ্ৰত ব্যাপার দেখিয়া মহর্ষি ও স্বরগণ কোলাহল করিতে প্রবাত হইলেন।

এই অবসরে অশ্বার্ড মহাবীর নরাল্ডক ক্রি বেমন সম্প্রে প্রবেশ করে বাহ অবসরে অন্বার্ট মহাবার নরাত্তক মন্ত্রে বেমন সম্প্রে প্রবেশ করে
সেইর্প বার্বেগে বানরসৈন্যে প্রবিষ্ট হইরেই একার্ক সাত শত বানরকে প্রাস ন্বারা
কণমাত্রে বিনাশ করিকেন। বিদ্যাধর ক্রিক্রির্বাগণ অন্বারোহী নরাত্তকের ঘারতর
যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। বিকরিক্রির্বাগণ অন্বারোহী নরাত্তকের ঘারতর
যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। বিকরিকালমধ্যে তাহার বিচরণপথ মাংস ও
শোণিতে কর্সমময় হইয়া উলিক্রির্বাগণিত পর্বতাকার বানরগণে প্র্ণ হইয়।
গেল। বানরেরা যে সময় বিক্রির্বাগণিনের ইচ্ছা করিতেছে মহাবার নরাত্তক সেইকণেই তাহাদিগকে শান্ত বিরা ছিল্লাভিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। বহিল যেমন সমসত
বন্ধ দেখ্য করিয়া বেল্লাভিন্ন বন দণ্ধ করিয়া ফেলে, তিনি সেইর্প বানরগণকে নির্মাল করিতে লাগিলেন। বানরেরা যাবং বৃক্ষ ও শৈল উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাবংকালমধ্যে প্রাসচ্ছিল হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় রণশায়ী হইতেছে। নরাশ্তক প্রদীশ্ত প্রাস উদ্যত করিয়া চতুদিকি প্রটেনপূর্বক বর্ষাকালীন প্রবল বায়ুর ন্যায় সমস্ত মর্দন করিতে লাগিলেন। যুম্পচেন্টা ত দুরের কথা, তংকালে বানরেরা তাঁহার বিক্রম দেখিয়া রণস্থলে তিণ্ঠিয়া থাকিতে এবং বাকাস্ফুতি করিতেও সমর্থ হইল না নরান্তক কি যান কি অকম্থান কি উখান যে যে অক্থায় আছে তাহাকে সেই অবস্থায় দীপত প্রাস দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। ঐ প্রাস অস্তের কোন একটি লক্ষ্যে নিপাত বজুপাতের ন্যায় অতিমাত্র ভীষণ, বানরের তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তুমনল আর্তরিব করিতে লাগিল এবং বদ্ধক্রিলশূপা পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। এই অবসরে পূর্বে ষে-সমস্ত বানর কুল্ভকর্ণের বলবীর্ষে নিপ**ীড়িত হইয়াছিল তাহারা স**ুস্থ হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি**ল**। স্থাবি দেখিলেন বানরসৈনা নরা-তকের ভয়ে ভীত হইয়া চতুদিকে ধাবমান হইয়াছে এবং মহাবীর মরান্তক জন্বপুষ্ঠে আরোহণ ও প্রাস্ধারণপূর্বক আগমন কবিতেছেন। তন্ত্রে স্থাবি ইন্দ্রবিক্তম কুমার অভ্যাদকে কহিলেন, বংস! ঐ যে বীৰ অশ্বপ্তেঠ আরোহণপূর্বক বানরগণকে ভক্ষণ করিতেছে তুমি গিয়া উহাকে শীঘ্র বিনাশ কর।

তখন অপাদ কপিরাজের আদেশে স্থেরি ন্যায় মেঘসদৃশ স্বলৈন্য হইতে নিজ্ঞানত হইলেন। মহাবীর অপাদ নিবিড় শৈলের ন্যায় কৃষ্ণকায়, তাঁহার হসেত স্বর্ণাপাদ, তিনি ধাতুরপ্পিত পর্বতবং স্থাশোভিত হইলেন। তিনি নিরুদ্র, নথ ও দশনই তাঁহার অস্ট্র, তিনি সহসা নরাল্ডকের সামিহিত হইয়া কহিলেন, বীর! এই সমস্ত সামান্য বানরের সহিত ধৃদ্ধ করিয়া কি ফল। এক্ষণে তুমি আমার এই বক্ষঃপ্রলে বঞ্জুস্পর্শ প্রাস নিক্ষেপ কর।

তখন মহাবীর নরাশ্তক ক্রোধাবিষ্ট ইইয়া দল্ড শ্বারা ওপ্ট দংশন ও উরগের ন্যায় দীঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রবিদ্ধ অংগদের সন্মিহিত ইইলেন এবং তাঁহাকে দাক্ষ্য করিয়া সহসা প্রদীশত প্রাস পরিত্যাগ করিলেন। প্রাস তংক্ষণাৎ অংগদের বদ্ধকর্মপ বক্ষে চ্পি ইইয়া ভ্তলে পতিত ইইল। তখন অংগদ প্রাসাস্ত গর্ড়াছিল সপের বলবীর্যের ন্যায় নিম্ফল দেখিয়া নরাশ্তকের বাহন অশ্বের মাসতকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাত করিবামায় ঐ পর্বতাকার অশ্বের পদ ভ্তলে প্রবিদ্ধ ইইল, চক্ষের তারকা শ্বালিত ইইয়া পাড়ল, জিহ্বা নিগতি ইইল এবং মাসতক চ্পি ইইয়া গোলা; অশ্ব মৃত্ত ও ভ্তলে পতিত ইইল।

তখন নরাশ্তক অধ্ব বিন্দট ও ভ্তেলে পতিত দেখিরা অত্যন্ত ক্রোধাবিদ্ট হইলেন এবং অংগদের মন্তকে এক মুন্দিপ্রহার ক্ষরলেন। অংগদের মন্তক অতিমান্ত বাথিত হইল, তাঁহার মুখ দিরা উক্ ভ্রেকার সংজ্ঞালাভপুর্বক বিন্মিত হইলেন এবং প্রেকার সংজ্ঞালাভপুর্বক বিন্মিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি গিরিনিগ্রুত্বি এক মুন্দি মৃত্যুবেগে নরাশ্তকের বৃদ্ধান্তে প্রহার করিলেন। নরাশ্তকের কর্মান্ত করিলেন। নরাশ্তকের করিলেন। করাশ্তক হইতে লাগিল, তিনি বজ্ঞাহত পর্বতের ন্যায় ভ্তেলে পতিত হইলেন স্বামান্ত অশ্তরীক্ষে দেবগণ এবং রপন্থলে বানরগণ

অপাদ নরাশ্তককে বৃদ্ধ বিমার অশ্তরীক্ষে দেবগণ এবং রপস্থলে বানরগণ অত্যন্ত কোলাহল করিতে গাগিলেন। অশাদ এই তৃষ্টিকর ও দৃষ্কর কার্য সাধন করিলে রাম অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং যুদ্ধ করিবার জনা প্রবর্গর প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

তথন মহাবীর দেবান্তক, রিম্ধা ও মহোদর এই তিন রাক্ষস নরান্তককে ধরাশায়ী দেখিয়া ঘোরতর গর্জন আরম্ভ করিলেন। মহোদর মেঘাকার হনতার প্রেষ্ঠ আর্ড; তিনি দ্র্তবেগে অংগদের প্রতি ধাবমান হইলেন। দেবান্তক প্রাত্বধে যারপরনাই ক্ষ্কুমা, তিনি ভীষণ পরিষ গ্রহণপ্র্বক তদভিম্থে ধাবমান হইলেন। রিশিরা অন্বশোভিত স্থাসংকাশ রমে প্রতিষ্ঠিত, তিনিও ক্রোধভরে ধাবমান হইলেন। অংগদ ঐ সমন্ত দেবদর্শহারী রাক্ষসকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক শাখাবহলে বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন এবং দেবান্তককে লক্ষ্য করিয়া প্রদীন্ত বজের ন্যায় বেগে উহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন রিশিরা স্পাকার শরে ঐ বৃক্ষ খন্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাবীর অংগদ উত্থিত হইয়া উব্যর প্রতি প্রনরায় বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রিশিরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শানিত শরে এবং মহোদরও পরিষপ্রহারে তৎসম্বন্ধ ছিয়ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনশ্তর মহাবীর গ্রিশিরা শর বর্ষণপূর্বক অভ্যাদের প্রতি ধ্যবমান হইলেন। মহোদর বেগে গিয়া ক্রোধভরে অভ্যাদের বক্ষে এক বন্ধুসার তোমর প্রহার করিলেন। দেবার্তকত অভ্যাদের সন্নিহিত হইয়া মহাক্রোধে এক পরিঘ আঘাতগত্তিক শীর



তথা হইতে অপস্ত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভাগ অশাদ এই তিন ভাষণ রাক্ষমে ম্নপৎ আফানত হইরাও কিছুমান বাড়িত বা বিচলিত হইলেন না। পরে ঐ দৃদ্ধের মহাবার বেগে গিয়া মহেলুকে হসতাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাতে হসতার দৃহ নের স্থানিস হইয়া পড়িল এবং সে তংক্ষণাৎ পঞ্চম প্রাণত হইল। অনন্তর অপস্থা উহার বিশাল দন্ত উৎপাটনপূর্বক বেগে গিয়া দেবান্তককে প্রহার করিলেন স্বোন্তক তন্দ্রে বাতকন্পিত ব্কাবং বিহন্দ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার দেহ হইতে লাক্ষায়সত্লা শোগিত প্রবল বেগে ছাটিতে লাগিল। পরে তিনি অতিকলে সম্থ হইয়া এক ঘার পরিষ বিঘ্রণিত করিয়া মহাবেগে অপাদকে প্রহার করিলেন। অপাদ ঐ আঘাতে ব্যথিত এবং জান্ম্বাল সংকাচপূর্বক ম্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে অবিলন্তেই সম্থ হইয়া আবার গালোখান করিলেন। উথানকালে ত্রিশরা তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিশ্ব করিয়া ঘার রবে গর্জন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবার হন্মান ও নাল অংগদকে রাক্ষসে বেন্টিত দেখিয়া তাঁহার সমিহিত হইলেন। নাল তিনিরাকে লক্ষ্য করিয়া এক শৈলশ্ব্যা নিক্ষেপ করিলেন। তিনিরাও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গিরিশ্পা জনালা ও স্ফ্রিলেগে ব্যাণ্ড হইয়া ডল্লেড ভ্তলে পড়িল। ডখন মহাবল দেবাল্ডক পরিষহদেত হন্মানের প্রতি ধাবমান ইইলেন। হন্মানও লক্ষপ্রদানপূর্বক ধাের রবে রাক্ষসগগকে ভীত করিয়া উহার মণ্ডকে বস্তুবেগে এক ম্থিত প্রহার করিলেন। দেবাল্ডকের দশ্ত ও চক্ষ্য বাহির হইয়া পড়িল, জিহ্না লম্বমান ইইতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণ্ডাগ করিলেন।

অনন্তর তিশিরা অধিকতর জোধাবিষ্ট ইইয়া নীলের বন্ধে শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহোদর পর্বতাকার হস্তীর উপর প্নবার আরোহণ এবং মন্দর-গিরি-প্রতিষ্ঠিত স্থেরি ন্যায় জ্যোতি বিস্তারপ্বকি জোধভরে নীলের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ ইইল, স্বেধন্লাভি্ত মেঘ প্নঃ প্নঃ গর্জন দুনিয়ার পঠিক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ ও পর্বতোপরি অনবরত বর্ষণ করিতেছে। সেনাপতি নীল উ'হার শরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন। তিনি নিশেচফ, তাঁহার সর্বাঞ্জা শিখিল। পরে ঐ মহাবীর স্পথ হইয়া ব্ক্ষবহ্ল পর্বত উৎপাটনপূর্বক বেগে মহোদরের মন্তকে আঘাত করিলেন। মহোদর ঐ আঘাতে চ্র্ণ হইয়া মৃত ও ব্ছাহত পর্বতের ন্যায় ভ্তলে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তীও তাঁহার সহিত বিনক্ট ও ধ্রাশায়ী হইল।

অনতর মহাবীর ত্রিশিরা পিতৃবাকে নীলের হস্তে নিহত দেখিয়া, শরাসন গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে শাণিত শরে হন,মানকে বিষ্প করিতে ল্যাগলেন। হন,মান ক্রন্থ হইয়া উ'হার প্রতি গিরিশ্রণ নিক্ষেপ করিলেন। চিশিরাও স্থাণিত শরে তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তথন হন্মান গিরিশৃণ্গ বার্থ হইল দেখিয়া, মহাবেগে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিকেপ করিলেন। তিশিরা শ্নামার্গে তাহা ছেদন করিয়া ভীমরবে গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন মৃগরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ হন্মান ক্লোধভরে নথরপ্রহারে উহার অশ্বকে বিদাণি করিলেন। মহাবার চিলিরা কালরাত্রিবং করাল শাস্তি লইযা মহাবেগে হন্মানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হন্মান আকাশচ্যত উল্কার ন্যায় হিশিরার ঐ অপ্রতিহতগতি শ**ভি দ**ুই হ**স্তে গ্রহণপূর্ব ক স্বিখন্ড** করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোরদর্শনি শক্তি ভান হট্টল দেখিরা হৃণ্ট মনে মেঘবং গজনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন গিশিরা স্থেতিকরৈ খজা উদ্যত করিয়া হনুমানের বক্ষে আঘাত করিলেন। হনুমান করিলেন। রিশিরা তৎক্ষণাৎ ম্ছিত হইয়া জ্রেলে পড়িলেন। ইত্যবসরে হন্মান উ'হার হস্ত হইতে খন্দা আচ্ছিল্ল করিক তিয়া রাক্ষসগণের মনে ভয়সণারপর্বক গর্জন করিতে লাগিলেন। এ গ্রুক্তিংকালে তিশিরার আর কিছতেই সহা হইল না, তিনি গাতোখানপ্র ক্রেমানকে মহাবেগে এক ম্বিউপ্রহার করিলেন। হন্মানের ক্রেমানল প্রদীক্ত হয়া উঠিল। তিনি তিশিরার কেশম্বিট গ্রহণ-প্রেক ইন্দ্র যেমন বিশ্বক্ষপূর বিশ্বরপের শিরণ্ছেদন করিয়াছিলেন সেইর্প উহার কিরীটশোভিত কুন্দ্রালন্ত্ত মস্তক দ্বিশন্ত করিয়া ফেলিলেন। ঐ দীর্ঘনাসায্ত্র দীর্ঘকর্ণ দীশ্তচক্ষ্ব রাক্ষসম্শ্র আকাশচন্ত গ্রহনকটের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তন্দ্রটে বানরগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল, প্রথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষমেরা যারপরনাই ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনশ্তর মহাবীর মন্ত দেবাল্ডক প্রভৃতি বীরগণকে বিনণ্ট দেখিয়া ফ্রোধভরে এক গদা প্রহণ করিল। ঐ লোহমর গদা জনলাকরাল স্বর্ণপিট্শেয়ভিত মাংসলিশ্ড রস্ক্রেমনাযুক্ত শারুশোণিততৃশ্ভ ও রস্ক্রমালাবেন্টিত; উহার অগ্রভাগ হইতে নিরল্ডর প্রথম তেজ নিগতি ইইডেছে এবং উহা দেখিলে ঐরবেড, মহাপদ্ম ও সার্বভৌম প্রভৃতি দিগ্ গজ্ঞগণও কন্পিত হয়। বীর মন্ত ঐ ভীষণ গদা গ্রহণপ্রেক বৃগোল্ডবিল্র ন্যায় ক্রোধে প্রজন্তিত ইইয়া বানরগদের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে কপিপ্রবীর ঝষভ রাক্ষ্সসৈন্যের নিকট্পা হইয়া মত্তের সম্মুখে দন্ডায়মান হইল। মন্ত উহার বক্ষে ঐ ব্যক্তক্ষপ গদা বেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঝষভের বক্ষান্থল বিদর্শি ইইয়া গেল, সর্বশ্রীর কন্পিত ইইয়া উঠিল এবং রক্তম্রোত জনগলে বহিতে জাগিল। খবভ বহুক্তণের পর সচেডন ইইয়া ক্রেমন্ত ওতেই ঘন ঘন মন্তকে নিরীক্ষশ করিতে লাগিল। পরে ঐ বীর বেগে মত্তের নিকট্পা হইয়া উহার বক্ষে প্রকা বেগে এক মন্ডিপ্রহার করিল। মত্তের সর্বশারীর র্বিরের আর্দ্র ইইয়া গেল, সে ভংক্পাং ছিয়মন্ল ব্কের ন্যায় মন্ছিতি ৪৮

হইয়া পড়িল। ইতাবসরে ঋষভ সহসা উ'হার হস্ত হইতে ঐ ব্যদন্ডতুল্য ভীবণ গদা লইয়া তুমুল গর্জন আরুল্ড করিল। মহাবীর মন্ত সন্ধামেঘবং রক্তবর্ণ; সে মৃহ্তেকাল প্রহারব্যথার মৃতপ্রায় হইয়ছিল, পরে সহসা সংজ্ঞালাভপূর্বক অষভকে প্রহার করিতে লাগিল। ঋষভ মৃছিত হইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে সংজ্ঞালাভ এবং গালোঘানপূর্বক ঐ পর্বতাকার গদা বিঘ্রণিত করিয়া মন্তকে প্রহার করিল। ভীবণ গদাপ্রহারে ঐ বিপ্রবৈরী বক্তাশন্র রাক্ষ্যের বক্ষঃপ্রল বিদর্শিত হইয়া গেল এবং পর্বত হইতে ধাতৃধারার ন্যায় অজস্রধারে উহার সর্বাণ্য হইতে রক্ত বহিতে জাগিল। ইত্যবসরে ঝবভ ঐ গদা গ্রহণপূর্বক রাক্ষ্যসৈন্যের অভিমুখে ধাব্যান হইল এবং গদা প্রনঃ প্রনঃ বিঘ্রণিত করিয়া উহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। মতের সর্বশ্রীর গদাঘাতে চুর্ণ হইয়া গেল, উহার দক্ত ও চক্ষ্য বাহির হইয়া পড়িল। সে বিনন্ট হইয়া বক্তাহত পর্বতের ন্যায় ভ্তেলে নিপ্তিত হইল। তথন রাক্ষ্যসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপ্র্বক কেবল প্রাণ্ডরে বাত্যাহত সম্দ্রের ন্যার চতুর্দিকে ধাব্যান হইল।

সশ্ততিত্ব স্থা ॥ অনশ্তর দেবদানবদপ্রারী ক্রিকোর ইন্দ্রবিভ্রম প্রাত্গণ পিতৃব্যু মহোদর ও মৃত্তকে নিহত এবং রাক্ষস্ট্রেক্টিক ব্যথিত দেখিয়া অতিমান্ত লেখাবিণ্ট হইলেন। তিনি সমবেত সহস্র স্থের ন্যায় ভাষ্বর রথে আরোহণ প্রেক মহাবেগে বানরগণের প্রতি গ্রাম করিছে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে কর্পকৃণ্ডল, হতে বিক্ফারিত শরাসন্ব তানি মহাবীর তাঁগালেন। তাঁহার কর্ণে ফর্পকৃণ্ডল, হতে বিক্ফারিত শরাসন্ব তানি মহাবীর তাঁগালেন। তাঁহার কর্ণে ফর ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ও মহাবীর তাঁগারবে গর্জন ও কোদণ্ড আক্ফালনপ্রেক বানরাদগকে বানরানহাই শণ্ডিকত করিয়া তুলিলেন। বানরেয়া উহার প্রকাণ্ড দেহ দশ্রে উহাকে কৃশ্ভকর্ণ বোধ করিয়া সভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতে লাগিল। অতিকায়ের ম্তি ক্রগ মত্য ও পাতাল আক্রমণে প্রবৃত্ত ভগবান বিষ্কৃর ন্যায় ভীষণ ; বানরেরা উ'হাকে দেখিবামার সভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। উহারা ঐ ভীম রাক্ষস দর্শনে বিমোহিত হইয়া আগ্রিতপালক রামের আগ্রয় লইল। রাম উহাদিগকে অভয়প্রদানে আশ্বস্ত ক্রিয়া দ্বে হইতে দেখিলেন, পর্বতপ্রমাণ মহাবীর অতিকায় এক উৎকৃষ্ট রথের উপর কৃষ্ণমেখের ন্যায় ধন ঘন গঞ্জন করিতেছেন। তিনি উ'হাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন এবং বিভীষণকে জিজাসিলেন, রাক্ষসরাজ ! যিনি ঐ সূর্য-সংকাশ সহস্র অধ্বয়ন্ত প্রকাণ্ড রথে রণম্থল উল্জ্বল করিয়া আগমন করিতেছেন. যাঁহার দুল্টি সিংহদুল্টিবং স্থির ও গশ্ভীর, যাঁহার দেহ পর্বভ্রমাণ, যাঁহার হস্তে বিশাল শরাসন, যিনি স্তীক্ষা শ্লে প্রাস ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যগত হইয়া ভ্তেপরিবৃত ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি কালজিহ্বাকরাল শক্তি অস্তে বিদ্যাৎমণ্ডিত মেঘের ন্যায় বিরাজমান, যাঁহার দ্বর্ণাখচিত শরাসন ইন্দুধন্ যেমন অন্তরীক্ষকে সার্রাঞ্জত করে সেইরাপ রথকে স্শোভিভ করিতেছে, যাঁহার ধ্রজ্পতে রাহ্টিহ্র, যাঁহার ধন্ঃখণ্ড স্মান্জিড মেঘগস্ভীররাবী স্থানরয়ে সম্লভ এবং শত স্বধন্ব ন্যায় স্বম্য, বাঁহার রথ ধ্রজপতাকামণ্ডিত ও অনুকর্ষযুক্ত, বে রথ চারিটি সার্রাথ দ্বারা মেঘণদ্ভীর রবে চালিত হইতেছে, যাহাতে অন্টারিংশ শরাসন, ত্ণীর ও স্বর্ণবর্ণ ভীষণ জ্যা আছে এবং চতুর্হান্ত-মূর্ণ্টিবিশিষ্ট, দশহস্তদীর্ঘ প্রদীশ্ত দুই খলা দুন্ট হইতেছে.

ঐ রখে ঐ মহাবীর কে? যাঁহার কণ্ঠে রস্কমাল্য, যাঁহার মাখ মৃত্যুর নাায় ভীষণ, যিনি কৃষ্ণবর্গ, যিনি মেঘালতরিত স্থেরি ন্যায় প্রভা বিল্তার করিতেছেন, যিনি দ্বর্পাণগদধারী ভ্রুষ্ণমূলে শৃংগশ্বয়শোভিত হিমাচলের ন্যায় শোভমান, যাঁহার ভীষণ মাখ কৃষ্ণলয়গলে অলংকৃত হইরা পানবর্গার মধ্যগত প্রতিদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহাকে দর্শন করিবামার বানরগণ সভয়ে পলাইতেছে, ঐ মহাবীর কে?

বিভীষণ কহিলেন, রাম! ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র এবং বলবীর্যে তাহারই অনুর্প, ই'হার নাম অতিকায়, ইনি সর্বশাল্যবিশারদ ও বৃদ্ধমতান্বতাঁ, ইনি হলতা ও অন্বারোহণে স্পট্য, অসিচর্যা ও ধন্গ্রহণে স্দৃদ্ধ, সাম দান ও স্থিবিগ্রহে ই'হার নৈপ্ণা আছে; বলিতে কি, ই'হারই বাহ্বল আশ্রয় করিয়া লগ্কাপ্রী সম্পূর্ণ নির্ভার রাহ্য়াছে। রাজ্মহিষী ধানামালিনী এই মহাবীরের জননী ইনি তপোবলে প্রজাপতি রক্ষাকে স্প্রসম্ম করিয়াছেন এবং তাহারই প্রসাদলক্ষ অন্তপ্রভাবে ইনি বিজয়ী ও দেবাস্ক্রের অবধ্য। ইনি তপোবলে দিব্য করচ ও উজ্জ্বল রথ অধিকার করিয়াছেন। বহ্সংখ্য দেবদানব ই'হার নিকট প্রাশ্ত, ইনি রাক্ষসগণকে রক্ষা ও বক্ষণিগকে সংহার করিয়াছেন। একদা ইনিই অন্তবলে ইন্দের বক্সকে স্তান্তত করিমা দেন এবং বর্ণের পাশ প্রাহত করেন। তুমি শীঘ্রই এই মহাবীরকে ক্সিট্টা করিতে বন্ধবান হও, ইনি অচিরাং বানরগণকে ছিল্লাভ্র করিবন।

অনশ্বর মহাবল অতিকার বানরগণের সুধ্বে প্রবিষ্ট হইরা শরাসন বিদ্যারণপ্র্বিক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে ক্রিন্তান। ইত্যবসরে কুম্দ, ন্বিবিদ, মৈন্দ,
নাল ও শরভ এই কয়েক জন বৃহ্বি ভামম্তি রাক্ষসকে নিরাক্ষণ ও ব্ক্ষালালা বর্ষণপূর্বক ধাবমান হইবেলা অতিকার শরনিকরে ঐ সমস্ত ব্ক্ষালালা ঘণ্ড খণ্ড করিয়া উহাদিপ্রে লোহমর শরে বিষ্ণ করিতে লাগিলেন। উত্যারা অতিকায়ের শরে বিষ্পদেই ও পরাজিত হইলেন, উত্যাদের প্রতিকার-গাঁল্প আর কিছ্মাত্র দৃষ্ট হইল না। তথন যৌবনগর্বিত রুষ্ট সিংহ বেমন মৃগযুথকে ভাতি করে সেইর্প অতিকায় বানরসৈনাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু খে ধ্যান্তি যুন্দে বিম্প তিনি প্রতিপক্ষের মধ্যে এমন আর কাহাকেই প্রহার করিলেন না। পরে ঐ মহাবীর রামের নিকটম্প হইয়া সগর্ব বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি শরশরাসন হস্তে রথারোহণ করিয়া আছি; স্বন্ধপ্রাণ সামান্য ব্যক্তির সহিত যুন্ধ করা আমার অভাণ্ট নহে, ধাহার শান্ত আছে এবং যে ব্যক্তি বিশেষ উৎসাহা আজে সেই-ই আমার সহিত যুন্দে প্রবৃত্ত হউক।

তথন লক্ষ্মণ অতিকাষের এই গবিত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অসহিষ্ট্ হইয়া গাগ্রোখানপ্রবিক হাস্যমুখে ধন্ গ্রহণ করিলেন। পরে ত্ণীর হইতে শর উন্ধারপ্রবিক উত্থার সন্মুখে মৃহ্মুহ্ ধন্ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের ঐ আকর্ষণশব্দে সমস্ত প্থিবী, আকাশ, দশ দিক ও সম্দু পূর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষ্মেরাও অত্যুক্ত ভীত হইতে লাগিল।

মহাবল অতিকার ঐ ভীষণ জ্যা-শব্দে যারপরনাই বিদ্যিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে যানধাৰ্থ উন্থিত দেখিয়া স্পাণিত শর গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তৃমি বালক, বীরন্ধের কিছুই জান না; যাও, এই কালকল্প মহাবীবের সহিত কি জন্য যুখ্খ ইচ্ছা করিতেছ? হিমালয়, ভূলোক ও অন্তরীক্ষও আমার এই শরবেগ সহিতে পারে না। তুমি কি জন্য স্থেস্ণত প্রলম্বহিকে প্রবোধিত



করিবার ইচ্ছা কর? একণে ধন্খণ্ড রাখিয়া আন্তে আন্তে ফিরিয়া যাও, আমার হলেত প্রাণটি হারাইও না। অথবা দেখিতেছি তুমি একটি উন্ধতন্বভাব, তোমার ফিরিতে ইচ্ছা নাই, ভালই, তবে তুমি এখনই বমালরে যাও। আমার এই সমন্ত দাণিত শর দেবাদিদেব রুদ্রের চিন্দুলসদৃশ ও শত্রুর দর্শহারী, তুমি এখনই ইহার বেগ প্রতাক্ষ কর। রুক্ট সিংহ বেমন হস্তীর রক্ত পান করে সেইর্প এই স্পাকার শর অচিরাং তোমার রক্ত পান করিবে। এই ক্লিয়া ঐ মহাবীর রোষভরে কার্ম কে শরস্থান করিলেন।

অনশ্চর মহাবল লক্ষ্যাণ অতিকারের বহু সাস্থাৰ বাক্য প্রবণপূর্বক কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কেবল কথামাতে প্রধান হুইতে পার না, লোকে আত্মশাঘা করিয়া কদাচ সংপ্রেষ হুইতে পারে বিটা এই আমি ধন্বগণহুশেত দাঁড়াইয়া রহিলাম, রে দ্রান্থন! তুই দ্বীয় কর্ম দ্বারা আপনাকে প্রদর্শন কর। যাহার আত্মগর্ব প্রকাশ করিস না, একশে কর্ম দ্বারা আপনাকে প্রদর্শন কর। যাহার পোর্য আছে তিনিই বীরপ্রকাশ তুই সর্বাদ্যসম্পল্ল ও রথম্থ, এক্ষণে অস্ত্র বা শস্ত্র যাদ্য হন্দরায়ই হউক স্বাদ্যার প্রদর্শন কর। পশ্চাৎ আমি বার্ যেমন স্পেক তালফল বৃত্ত হুইতে প্রচ্যুত করে সেইর্প এই সমস্ত শরে তোর মস্তক দ্বেখণ্ড করিয়া ফোলব। আজু আমার এই শর তোর ক্ষতমাধোখিত রন্ত স্থেপ পান করিবে। তুই আমাকে সামান্য বালক-বোধে অবজ্ঞা করিস্ না; আমি বালক বা বৃত্তই হুই, তুই আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু জ্ঞান কর। দেখ বিক্য বামনর্পী হুইয়াও শ্রিপদে গ্রিলোক আন্তমণ করিয়াছিলেন।

ঐ দৃই মহাবার এইরপে বাকবিত ভা করিতেছেন ইত্যবসরে বিদ্যাধর, ভাত্ত দেব, দৈত্য, মহার্ষ ও গ্রেডকগণ এই অভ্যুত বৃন্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্যণের বাকো অতিমায় কুপিত হইলেন এবং শরাসনে শরযোজনা করিয়া বেগে পরিতাগে করিলেন। শর প্রবল গতিবেগে আফাশকে বেন সংক্ষিত্র করিয়া চলিল। তখন লক্ষ্যণ ঐ সপাকার শর অধাচন্দ্রানের খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে অতিকায় স্বানিক্ষিত শর ছিল্ল সপের নারে নিক্ষল দেখিয়া, জ্যোধভরে প্রেরায় গাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্যণও অধাপথে তংসম্বর্ধ শ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐ সমতপর্ব শরে অতিকায়ের ললাট বিশ্ব হইল এবং উহা তাঁহার ললাটে প্রোথিত ও রক্তাক্ত হইয়া পর্বতসংলাক্ষ স্থের বিশ্ব হইল এবং উহা তাঁহার ললাটে প্রোথিত ও রক্তাক্ত হইয়া প্রতিসংলাক্ষ সপের নায়ে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন অতিকায় প্রহারব্যথায় ক্লিট হইয়া র্দ্রশরে তিপ্রা-স্বের প্রেল্বারবং কন্পিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি কিঞ্ছিৎ আশ্বন্ত হইয়া

কহিলেন, লক্ষ্যুণ! তুমি অব্যর্থ শর পরিত্যাগ করিয়াছ, তুমিই আমার প্রশংসনীয় শন্ত্র। অতিকায় ম<sub>েউ</sub>কন্ঠে এইরূপ কহিয়া হস্তম্বয় স্বৰণে স্থাপন ও রথের উপস্থ স্থানে উপবেশনপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এককালে এক, তিন, পাঁচ ও সাত শর গ্রহণ, সন্ধান, আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিতে প্রব্যুত্ত হইলেন। ঐ সমস্ত কালকল্প সূর্যবং দুর্নিরীক্ষ্য শর নিক্ষিণ্ড নভোমণ্ডলকে উম্জনে করিয়া চলিল। লক্ষ্মণ বাস্তসমস্ত না হইয়া তৎসমুদ্র খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিকায় স্বনিক্ষিণ্ড শর বিফল হুইল দেখিয়া ক্রোধভরে পনের্বার ভীক্ষা শর পরিভাগে করিলেন। ঐ শর মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং মত্ত হস্তীর কুম্ভদেশ হইতে যেমন মদক্ষরণ হয় সেইর পে উ'হার বক্ষ হইতে বরধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া এক আশ্নেরাস্ত্র মন্তপ্তে করিলেন। উ'হার শর ও শরাসন সহসা তেন্ধে প্রজন্মিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অতিকার এক সপ্রকার ভীষণ আন্দের্যান্ত্র সন্ধান করিলেন। লক্ষ্যাণও কালদন্ভের ন্যার ঐ প্রজ্ববিত খোর আশ্নেয়াশ্য অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায়ও ঐ সূর্যাশ্র-যোজিত আপেনয়ান্ত প্রয়োগ ক্রিলেন। দুইটি অস্ত তেুজ:প্রদীশ্ত ও রুম্ধ সর্পের ন্যার ভাষণ, উহারা আকাশপথে পরস্পর পরস্পরকে ব্রুক্ত করিয়া ভাতলে পড়িল। ঐ দুই অস্ত্র বদিও প্রদীণ্ড কিল্ডু পরস্পরের প্রতিবাতে সম্পূর্ণ নিম্প্রভ হইল এবং ক্রমশঃ ভদ্মীভ্ত ও জনলাশ্না হইয়া পুরুল।

অন্তর অতিকায় লক্ষ্যণকে লক্ষ্য ক্রিরা ক্রেধিডরে ছন্দৈবত ঐহীকাস্ম নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্যণ ঐতিদ্ধা ক্রেধিডরে বাষ্যাস্থ্য করিলেন। তখন অতিকায় ঐবীকাস্থ্য বার্ধি করিয়া ক্রেধিডরে বাষ্যাস্থ্য নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্যণও বায়ব্যাস্থ্য ন্বায়া তাহা ছেদন করিয়া ক্রেধিডরে বায়্যাস্থ্য নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্যণও বায়ব্যাস্থ্য ন্বায়া তাহা ছিদন করিয়া ক্রেধিডরে বায়্যাস্থ্য নিক্ষেপ করিলেন। হর্মা মেঘ বেমন বায়িবর্জ্য করি আতিকায়ের উপর সেইর্প শরব্ণিট করিছে লাগিলেন। ঐ সমস্ভ শর ছবির হারকর্ষাচত বর্মে স্পর্শ হইবামার জন্মান্থ হইয়া জ্বলে পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর লক্ষ্যণ স্বানিক্ষিত সমস্ত শর বিফল হইল দেখিয়া প্রনর্বায় শরব্দিট আরম্ভ করিলেন। অতিকায়ের সর্বাঞ্য দ্বভেদ্য বর্মে আব্ত, ঐ সমস্ত শর তংকালে কিছ্বতেই তাহাকে ব্যথিত করিছে পারিল না।

এই অবসরে বায়, লক্ষ্যণের নিকটশ্ব হইয়া কহিলেন, বাঁর! এই অতিকাম বন্ধার বরলন্ধ অভেদ্য বর্মে আবৃত আছেন, অতএব তুমি বন্ধান্দ্র শ্বাহা ই'হাকে বিশ্ব কর, তশ্ব্যতাত ই'হাকে বধ করিবার উপায়ান্তর নাই। এই মহাবদ বর্মে আবৃত থাকিলে কোনও অন্য ই'হার বধসাধনে কৃতকার্য হইবে না।

তথন ইন্দ্রবিক্তম মহাবীর লক্ষ্মণ বার্র এই বাকা শ্রবণপ্রক শরাসনে উগ্রবেগ ব্রহ্মান্ত সন্ধান করিলে। তিনি ঐ শাণিত শর সন্ধান করিলে দিঙ্মণ্ডল, চন্দ্রস্থাদি মহাগ্রহ, ও অন্তরীক্ষ বিক্রন্ত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণে ক্ষণে ভ্রিমকন্প হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ ব্যান্তকল্প ব্স্তুবেগ ব্রহ্মান্ত শরাসনে সন্ধানপ্র্বক অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মান্তের প্রথ হারক্ষ্যিত, উহা নিক্ষিত হইবামার উহার বেগ বিধিত হইয়া উঠিল এবং উহা গগনমার্গে বার্বেগে চলিল। তথন অতিকায় ব্রহ্মান্ত আগমন করিতে দেখিয়া স্থাণিত শর্নিকরে উহার গতিরের করিবার চেন্টা পাইলেন কিন্তু অন্ত গর্ভবেগে ক্রমণঃ উহার সামিহিত হইতে লাগিল। অতিকায় ঐ প্রদীন্ত কালকন্প ব্রহ্মান্ত বিহত করিবার জন্য

সমসত প্রাণের সহিত শক্তি থান্ট গদা কুঠার ও শ্ল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহা তৎসম্দর বিফল করিয়া তাঁহার কিরীটশোভিত মস্তক দ্বিথণ্ড করিয়া ফেলিল। অতিকায়ের মৃণ্ড হিমাচল-শ্বেগর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভ্তলে পতিত হইল; তাঁহার বসন স্থালিত, ভ্রণ বিক্ষিপ্ত; হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ ঐ মহাবীরকে রণশায়ী দেখিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইল। সকলে প্রহারশ্রমে ক্লান্ড এবং বিষম ও দীন, উহারা বিকৃতস্বরে তুম্ল আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং ভীত হইয়া লঙ্কাপ্রীর অভিম্বে ধাবমান হইল। বানরগণের মৃথ হর্ষভরে পদ্মের ন্যায় উৎফ্লেল; ভীমবল অতিকায় নিহত হইলে উহারা বিজয়ী লক্ষ্যণের যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিল।

ধান্দশভাভিত্তম দর্গা ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবার অতিকারের বধসংবাদ পাইরা অত্যান্ত উদ্বিশ্ন হইলেন, কহিলেন, রাক্ষসগণ! ধ্রাক্ষ, প্রহুল্ড ও কুল্ডকর্ণ প্রভাতি বারগণ শত্রুল্ডে কথন পরাজিত হন না। ই'হারা মহাকার অস্থাবিশারদ ও বিজয়ী। রাম ই'হাণিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসবারকে সসৈন্যে বিনাশ করিরছে। দে দিবস প্রখ্যাত্বীর্য ইল্ডিলং বরলেশ অন্যবহে ইম ও লক্ষ্যাণকে বন্ধন করিরছিলেন। স্রাস্ত্রের বক্ষ গন্ধর্ব ও উর্গের্ভ সিই ঘোর বন্ধন উল্মোচন করিতে পারে না, কিন্তু জানি না, ঐ দুই ক্রির স্বপ্রভাব, মারা বা মোহিনী শক্তির বলে সেই বন্ধন ছেদন করিরছে বিনাশকর রাক্ষস আমার আদেশে যুশ্ধষাল্রা করিরছিল বানরেরা তাহান্তিকে বধ করিরছে। বালতে কি, এখন আর এমন কোন বারই নাই যে ক্রিরোছে। বালতে কি, এখন আর এমন কোন বারই নাই যে ক্রিরোছে। এক্ষণে প্রহরীরা অপ্রমাদে লব্দার রাক্ষসগণ তাহারই হল্ডে হেছিল্স করিরাছে। এক্ষণে প্রহরীরা অপ্রমাদে লব্দার নর্বত্ত রক্ষা কর্ক। অতঃপর যে কোন লোকের হউক নিজ্বমণ ও প্রবেশ সর্বাহ রক্ষা কর্ক। অতঃপর যে কোন লোকের হউক নিজ্বমণ ও প্রবেশ সর্বাহ রাজ কর্ক। অতঃপর যে কোন লোকের হউক নিজ্বমণ ও প্রবেশ সর্বাহ রাজ হওয়া আবশ্যক। যে-যে স্থানে গ্রেম আছে তথার গিয়া তোমরা সর্বাননে অবস্থান কর। কি প্রদোহ, কি অর্থরাত্তি, কি প্রত্যাব যে কোন সমরেই হউক প্রতিপক্ষের মধ্যে কে কোথার গতিবিধি করে সেইটি লক্ষ্য করা কর্তব্য, ইহাতে উদাস্য বিহিত নহে। বিপক্ষেরা উদ্যম্ব্রে, কি আগ্যমনশাল, কি প্রেবং অর্থিত এই সম্পত বিষরে দ্বিট রাখা উচিত।

তথন রাক্ষসগণ লঙ্কাধিপতি রাবণের আজ্ঞামার সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। রাবণও হৃদয়ে শোকশলা বহনপূর্বক দীনমনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাহার ক্রোধবহি প্রদাশত হইরা উঠিল; তিনি মৃহ্মুহ্ দীর্ঘানিঃশ্বসে পরিত্যাগপূর্বক প্রতিবয়োগ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শ্বিসম্তাতিতম সর্গা। অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা শীঘ্র রাবণের নিকটন্থ হইয়া কহিল, মহারাজ! দেবান্তক প্রভৃতি মহাবীরগণ রণন্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রাবণের নেত্রস্থাল বাষ্পজলে পরিপ্রণ হইল, তিনি প্রনাশ ও প্রাত্বিনাশ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উন্মনা হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ ইন্দ্রজিং মহারাজ রাবণকে দীন ও শোকার্শবে লান দেখিয়া কহিলেন, তাত!

ইন্দ্রজিং জাবিত থাকিতে আপনি কেন এইর্প বিমোহিত হন। য্দের আমার হস্তে জাবিত থাকিতে পারে এমন আর কেহই নাই। আজ দেখন, রাম ও লক্ষ্মণ আমার শরে ছিল্লভিল্ল ও বিদাণি হইরা রণশারী হইবে। আমি দৈব ও পোর্য আগ্রয় করিরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ রাম ও লক্ষ্মণকে অমোঘ শরে বিনণ্ট করিরা আসিব। আজ ইন্দ্র, যম, বিশ্ব, র্দ্র, সাধ্য, বৈশ্বনের, চন্দ্র ও স্থা ইংহারা বলিয়ন্তে বামনর্পী বিশ্বর ন্যায় আমারও অন্ত্র্প বল প্রত্যক্ষ করিবেন।

মহাবীর ইন্দ্রজিং অদীনভাবে রাবণকে এইর্প প্রবাধ দিয়া তাঁহার অন্মতি গ্রহণপ্রেক রথারোহণ করিলেন। তাঁহার রথ অন্তল্পন্তপ্র গদভিবাহিত ও বার্বংবেগগামী। ইন্দ্রজিং ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপ্রেক হৃষ্টমনে যুন্ধযারা করিলেন। বহ্সংখ্য বীর শরশরাসন হলেত উ'হার অন্সরণ করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ হলতী, কেহ অন্ব, কেহ ব্যায়, কেহ বৃন্দিক, কেহ মার্ক্রার, কেহ গর্দভ, কেহ উন্থু, কেহ সর্পা, কেহ ব্রায়, কেহ বৃন্দিক, কেহ মার্ক্রার, কেহ গর্দভ, কেহ উন্থু, কেহ সর্পা, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্বতাকার শ্রাল, কেহ কাক, কেহ হংস, ও কেহ বা মর্রপ্রেড আরোহণ করিল। ঐ সকল ভীমবল বারের হলেত প্রাস মুন্গার অসি পরশ্ব ও গদা। মহাবীর ইন্ত্রজিং উহাদিগকে সমাভিব্যাহারে লইরা মহাবেগে নিগতি হইলেন। তুম্লে শংখধনি ও ভেরীরব হটতে লাগিল। আকাশে যেমন প্রণ্ডেড শোভা পান সেইর্প ইন্দ্রজিতের মন্তর্কে শুলাৎকশংখধনল ছত্র শোভা ক্রিলে। উভার পাশের্ব ন্বর্গদন্ড-বৃদ্ধিত চামর আন্দোলিত হইতে লাগিল। গুগ্রেল বেমন দীশ্ত স্থ্রে সেইর্প লংকাপ্রেরী ঐ অপ্রতিক্রকদ্বী মহাবীরে স্বাহ্বির প্রা ধারণ করিল।

ব্রু চামর আন্দোলিত ইইতে লাগিল। গুগান্তেল বেমন দীশত স্থে সেইর্প লংকাপ্রী ঐ অপ্রতিত্বদানী মহাবীরে স্থাপের প্রী ধারণ করিল।

আনতর তিনি ব্যুক্ত্মিতে উন্পূর্ণত ইইরা রথের চতুর্দিকে রাক্ষসগণকে
স্থাপন করিলেন। ঐ স্থানের নাম বিস্কৃত্মিতা, আন্দাবং তেজস্বী ইন্দুলিং তথার
জয়সন্পাদক হোমের আনুষ্ধান্তি বিশ্ব পরিত্তাত করিতে লাগিলেন।
সন্দাই পরিস্তরণ-কাল, তিতিতিক ব্লের শাখা সমিধ, রক্তবন্দ্র ও কৃষ্ণলোহমর
স্কর্ব এই সমস্ত অভিচার-কার্যের উপযোগী পদার্থ সংগ্হীত ছিল। ইন্দুলিং
তথার বহি স্থাপনপূর্বক শস্তর্প কাশ ন্বারা একটি জাবিত কৃষ্ণ ছাগের
গলদেশ গ্রহণ করিলেন। ঐ ছাগকে আহ্বুতি প্রদান করিবামান্ত বিধ্যবহি জ্বালা
বিস্তারপ্রক জ্বালিরা উঠিল। আন্নির বে-সমস্ত জ্বাস্ট্রত স্বাং উথিত
ইইরা দক্ষিণারতে শিখার আহ্বুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইন্টুজিং ব্রুরার
নিকট প্নবার ব্রুলাস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং ঐ সিম্থ অস্থ ন্বারা ধন্ব ও রথ
অভিমন্তিত করিরা লাইলেন। রক্ষাস্থ্রের মন্ত্র রথ
আহ্বুতি প্রদান করিবার কালে চন্দ্র স্থা ও গ্রহনক্ষের সহিত সমস্ত নভন্তল
বিশ্বত ইইরা উঠিল। ইন্টুজিংও শ্র শ্রাসন অসি শ্র্লা ও অন্ব রথের সহিত
অন্তর ইইরা উঠিল। ইন্টুজিংও শ্র শ্রাসন অসি শ্র্লা ও অন্ব রথের সহিত
অন্তরীক্ষে তিরোহিত ইইলেন।

অনন্তর ধ্বজপতাকাধারী রাক্ষসসৈন্য সিংহনাদ সহকারে ব্লেখ প্রবৃত্ত হইল এবং তোমর অভকুশ ও তীরবেগ বিচিত্ত শরে বানরগণকে প্রহার আরশ্ভ করিল। মহাবীর ইন্দ্রজিং উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতপ্র্বক ফোষভরে কহিলেন, তোমরা বানরগণকে সংহার করিবার জন্য হ্রুটমনে ব্লেখ প্রবৃত্ত হও। তখন রাক্ষসেরা উৎসাহিত হইরা গর্জনপ্র্বক বানরগণকে শরবিন্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিংও তিহাদের উপরিত্তন আকাশে থাকিয়া, নালীক নারাচ গদা ও ম্বল ন্বারা

বানরগণকে প্রহার আরশ্ভ করিলেন। বানরেরা উহার প্রতি অনবরত বৃক্ষণিলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দুজিং ক্রোধাবিন্ট হইয়া উহাদিগকে ছিল্লভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তন্দুন্টে রাক্ষসগণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দুজিতের একমার শরে বহুসংখ্য বানর বিনন্ট হইতে লাগিল। বানরেরা শরপীড়িত ও ছিল্লদেহ হইয়া ব্লেখছো পরিত্যাগপ্র ক স্রেনিহত অস্বরগণের ন্যায় রণশায়ী হইতে লাগিল। ইন্দুজিং প্রদীশ্ত স্ব্র , শরজাল উহার কিরণ; বানরেরা উহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে আবার ধাবমান হইল এবং অনতিবিলন্দের ছিল্লভিন্ন রক্তারা ও বিচেতন হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল।

অনন্তর সকলে রামের জ্বনা প্রাণ পণ করিয়া ব্রুশিলা গ্রহণপূর্ব পর্বর্বার উপলিওত হইল এবং ইন্দ্রজিংকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তংসমুদেয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিজয়ী ইন্দ্রজিং অবলীলাক্রমে বানরগণের প্রাণহর শিলাপাত প্রতিহত করিয়া দিলেন এবং অনিকরণে সপাকার শরনিকরে উহাদিগকে ছিল্লাভিল করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অভাদেশ বাণে গন্ধমাদনকে বিন্ধ করিয়া নয় শরে দ্রবতী নলকে ভেদ করিলেন। অনন্তর মর্মাপাড় সাত শরে মৈন্দকে, পাঁচ শরে গজকে, দশ শরে জান্বনকে, চিশ শরে নীলকে বিন্ধ করিয়া বরলক্ষ ভাষণ শরে দ্রাবিদ করি রাম করেলক। পরে তিনি প্রলয়বহির নায়ে জোধে প্রজর্লিত হইয়া অন্যান্য বিদ্রাবিরকে শরজালে নিপাঁড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এইর্পে বানর্বাদকে ছিল্লভিল করিয়া হ্লটমনে দেখিলেন, উহারা শরপাঁড়িত আকুল ও করিছে হইয়াছে। পরে তিনি ভাষণ অন্যান্য শ্রারা প্রবর্বার চতুর্দিকে ভিল্লভিল মন্দ্রার নহরা অন্যান্য হালেন এবং নীল নিবিড় জলদারলি বিন্দার কল বর্ষণ করে সেইর্প উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিছে বাণিললেন। পর্যতাকার বানরেয়া এইর্পে রাক্ষ্যী মায়ায় আহত হইয়া বিক্তি ক্রিলিলেন। পর্যতাকার বানরেয়া এইর্পে রাক্ষ্যী মায়ায় আহত হইয়া বিক্তি লাগিল। তৎকালে উহারা আপনাদিগের মধ্যে ক্রেক্সই শাণিত শরনিকর নিরীক্ষণ করিলে কিন্তু মায়াবলে প্রছমে ইন্দ্রজিংকে আর দেখিতে পাইল না।

অনশ্তর মহাবীর ইন্দুজিং শাণিত শরে দিপ্ত্যাণ্ডল আচ্ছল করিয়া ফেলিলেন এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীশত অণ্নিকলপ শ্ল খলা ও পরশা, প্রহার এবং বিশ্বালিগ্যান্ত জনালাকরাল অণ্নিব্লিট করিতে লাগিলেন। বানরেরা ইন্দুজিতের শরজালে ছিল্লভিন্ন হইয়া রক্তান্ত দেহে বিকসিত কিংশাক ব্কের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। তৎকালে কেহ কেহ উধ্বন্ধিউতে আকাশের দিকে চাহিতেছিল, তাহাদের চক্ষা, শরবিশ্ব হইয়া গেলা, অনেকে প্রাণভরে পরস্পর পরস্পরকে আলিগ্যান করিয়া রহিল এবং অনেকে ভ্তলে পড়িয়া আত্মবক্ষা করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দুজিং শ্লা প্রাস ও মন্দ্রপত্ত শর নিক্ষেপপূর্বক হন্মান, স্ত্রীব, অগ্যদ, গন্ধমাদন, জান্ববান, স্থেণ, বেগদশী, মৈন্দ, ন্বিবদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেসবী, বিদ্যুক্ষংজ্ব, স্থানন, জ্যোতিম্বু, দিবিম্ব, পাবকাক্ষ, নল ও কুম্বুক্কে ক্ষতিবক্ষত করিলেন। তিনি ব্যপ্তিত বানরগণকে এইর্পে ছিল্লভিন্ন করিয়া রাম ও লক্ষ্যুপের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর রাম ইন্দ্রজিতের শরপাত বৃণ্টিপাতের ন্যায় তুদ্ধ বোধ করিয়া সমস্ত পর্যালোচনাপ্র্যক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! ইন্দ্রজিং মহাস্ত্রবলে আমাদের সৈন্যসংহার করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে শরগুহার করিতেছেন। ঐ



মহাবার ব্রহ্মার বরে গবিত, উত্থার ভাষ মৃতি ক্রিমাপ্রভাবে প্রক্তর, স্তরাং একণে উত্থাকে বধ করা সম্ভবপর হইতেছে না ত্রিয়ার বিভব অচিন্তা, যিনি চরাচর বিশেবর স্থিতিনংহারক, বোধ হয় সেই পাবান স্বয়স্ভ্রই এই মহাস্ত্রাধানন্ ! তুমি আমার সহিত তাঁহারই ধ্যানে সিমাণন হইয়া আজ এই ব্রহ্মান্ত্র সহা কর। বীরকেশরী ইন্দ্রজিং শরজালে স্বস্থাক্ত আছেল কর্ন, এই সমস্ত বানরপ্রবীর রণশায়ী হইয়াছেন এবং এই সমস্ত সান্য বারপরনাই হতপ্রা হইয়াছে : একণে আইস, আমরাও হর্ষ ও রোষ্ঠ্য স্বর্পে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বরা জয়প্রা আধকার-প্রেক নিন্চয়ই প্রস্থান করিবে।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অন্তরলে পর্টিড়ত হইলেন। ইন্দ্রজিংও উহাদিগকে বিষাদে নিক্ষেপ করিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণের স্কৃতিবাদ প্রবণপূর্বক রাবণরক্ষিত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া, হৃষ্টমনে পিতৃসলিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

তিঙ্গণতিত্য সর্গা। রাম ও লক্ষ্যণ নিশ্চেণ্ট; স্থাবি, নীল, অপ্পদ ও জাশ্ববান নিশ্চেণ্ট; সমস্ত বানরসৈনা নিশ্চেণ্ট; ধীমান বিভাষণ সকলকে এইর্প বিষয় ও অটেতন্য দেখিরা তংকালোচিত বাকো আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, বীরগণ! ভীত হইও না, এখন বিষাদের কারণ নাই; আর্যপত্ত রাম ও লক্ষ্যণ ভগবান রক্ষাকে সম্মান করিবার জন্য বিবশ বিষয় ও মৃতকল্প হইরা আছেন। ইন্দুজিৎ তাহারই বরপ্রভাবে অমোদ্ধ অস্ত্র লাভ করিরাছেন। রাম ও লক্ষ্যণ সেই অস্তের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এইর্প মৃতকল্প হইরা আছেন, স্ত্রাং এখন তোমাদের বিষয় হইবার কারণ নাই।

তখন ধীমান হন্মান রক্ষাদ্যকে সম্মান করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত মহাবল বানর রক্ষাদ্যে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে যাহারা দ্বীবিত আছে, আইস, আমরা গিয়া তাহাদিগকে আশ্বন্ত করি।

অনশ্তর ঐ দুই মহাবীর সেই ঘোর রজনীতে জ্বলন্ত উল্কা গ্রহণপ্রেক রণস্থলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, পতিত পর্বতাকার বানর এবং নিক্ষিণ্ত অস্ট্রশন্তে রণজ্মি আচ্ছল হইরা আছে। বানরগণের মধ্যে কাহারও সাংগ্রেল, কাহারও হস্ত, কাহারও উর্, কাহারও পদ, কাহারও অংগ্রেল এবং কাহারও বা গ্রীবাদেশ খণ্ডিত; উহাদের দেহ হইতে থরধারে রক্ত বহিতেছে এবং কেহ কেহ বা ভয়ে ম্রতাগ করিতেছে। মহাবীর স্থাীব, অভগদ, নীল, গণ্ধমাদন, স্বেশণ, বেগদশী, মৈন্দ, নল, জ্যোতিম্খ, ও দ্বিবদ—ই'হারা ম্তপ্রায় ও পতিত আছেন। ঐ যুন্ধে দিবসের শেষ পশুম ভাগে ইন্দ্রজিং ব্রহ্মাস্ত্রলে দণ্ডযিটি কানর বিনাশ করিয়াছিলেন। বিভাষণ ঐ সম্প্রবক্ষবং বিস্তীর্ণ বানর-সৈনাকে তদবস্থাপল দেখিয়া ঋক্তরাজ জান্ববানকে অন্সম্থান করিতে লাগিলেন। জান্ববান নৈর্মাণ্ড জরায় জীগ ও বৃশ্ব; তিনি শরবিদ্ধ হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় শয়ান আছেন। বিভাষণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া এবং তাহার নিকটাণ্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আর্থ! আপনি কি জীবিত আছেন?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

I

তখন জাদববান অতিকাদে বাক্য নিঃসারণপূর্বক কহিলেন, বিভীষণ ! আমি কেবল ক'ঠদবরে তোমার চিনিলাম। আমি শরবিদ্ধ, তোমার চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। জিজ্ঞাসা করি, বাঁহার দ্বারা অঞ্জনা ও বার্র মুখ উজ্জনল সেই কপিপ্রবার হন্মান ত জীবিত আছেন?

বিভীষণ কহিলেন, ঋক্ষরাজ! আপনি আর্যপ্র রাম ও লক্ষ্যণের কোনও উল্লেখ না করিয়া হন্মানের কথা কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? আপনি যেমন তাঁহার প্রতি ক্রেহ দেখাইতেছেন এমন ত কপিরাজ স্থাবি, অধ্যদ ও রামের প্রতি ক্রেহ দেখাইলেন না?

জান্ববান কহিলেন, বিভীষণ! আমি যে নিমিত্ত হনুমানের কথা জিজ্ঞাসিলাম, শন্ন। ঐ মহাবীর যদি জীবিত থাকেন তবে আমাদের সমসত সৈন্য বিনন্ট হইলেও জীবিত, আর যদি তিনি বিনন্ট হন তবে আমরা জীবিত থাকিলেও বিনন্ট। বলিতে কি, সেই বেগে বার্সম বীর্যে অণিনতুল্য বীরের জীবনেই আমাদের প্রাণের আশা সম্পূর্ণ রহিরাছে।

তথন হনুমান বৃন্ধ জান্ববানের সলিহিত হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রণিপাত করিলেন। জাম্ববান অত্যন্ত কাতর, তিনি উহার বাকা শ্রবণমাত্র দেহে আবার যেন প্রাণ পাইলেন; কহিলেন, বংস! আইস, তুমি বানরগণকে রক্ষা কর, তুমি ইহাদিগের পরম বন্ধা, তোমা অপেক্ষা মহাবার আর কেহই নাই। এক্ষণে তোমার বিক্রম প্রকাশের কাল উপন্থিত; আজ এই সংকটে আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি বানর ও ভল্লাকগণকে প্রাণদান কর। রাম ও লক্ষ্যাণ মৃতকম্প, এক্ষণে ইংহাদিগের শল্য উন্ধার কর। বংস! তুমি মহাসম্দের উপর দিয়া সাদ্র পথ অতিক্রমপ্রক হিমাচলে যাও। পরে হিংস্তজন্তুসংকুল শ্রেণমার থবভাগির; তথার কৈলাস পর্বতিও দেখিতে পাইবে। ঐ দাই পর্বতের মধ্যম্থলে স্বেবিধিস্কাশেল উর্যাধ পর্বতি আছে। বার! তুমি উহার শিখরে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্চীবনী, সাব্রপক্রণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার উর্যাধ দেখিতে পাইবে। ঐ সম্মুক্ত প্রদীশ্ত উর্যাধ দিঙ্কাশ্ভল আলোকিত করিয়া আছে। তুমি ঐ চারিটি উর্যাধ লইয়া শান্ত আইস এবং বানরগণকে প্রাণদানপর্বক প্রশাকত কর।

তখন মহাবীর হন্মান কক্ষরাজ জাত্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বারা্বেণে মহাসম্দু যেমন স্ফীত হয় সেইর্প বলোদ্রেকে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তিনি ত্রিক্টপর্ব তশ্ঞের আরোহণ ও উহা পদন্দরে প্রক্রিক্তির দ্বতীয় পর্ব তের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ত্রিক্টগিরি উত্থার পদভরে ব্রেক্তিনত হইবামাত্র সমত হইয়া পাড়ল, আত্মধারণে উহার আর কিছুমান শক্তি ক্রিল না। হন্মানের উৎপতনবেগে পার্বতা ব্কাসকল ভ্তলে পতিত হইলে স্তাগিল, উহাদের পরস্পর সংঘর্ষণে আনি জন্মিত হইয়া উঠিল; শ্গ্রেক ইত্সততঃ বিক্ষিণ্ড হইতে লাগিল; শিলাস্ত্প চ্ণ হইয়া গেল এবং বিত ঘ্রিণত হইতে আরম্ভ করিল। তখন তাত্য বানরগণ তদ্পার আরু জিন্তিতে পারিল না। লগ্কার গৃহ ও প্রেম্বার ভগ্ন ও ক্ষিপত হইতে ভ্রমির, বোধ হইল ষেন লগ্কাপ্রেরী নৃত্য করিতেছে। এ রান্তিকালে সমস্ভ জাইজিন্ত ভরে আকুল, স্সাগরা প্রিথবী টলমল করিতে লাগিল। মহাবার হনুমান পদম্বরে ত্রিক্টগিরিকে প্রাড়ন এবং বড়বামুখবং জাজবল্যান মুখব্যাদানপূর্বক রাক্ষসগণের মনে ভয়সণ্ডার করিয়া ঘোরতর গর্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ নিম্পদ্দ হইয়া রহিল। হন্মান সম্দুকে নমস্কার-পূর্বক রামের কার্যসাধনে প্রস্তৃত হইলেন। তিনি সপ্রকার প্র্চ্ছ উদ্যত, প্র্ত সমত ও কর্শন্বয় সম্কুচিত করিয়া মুখব্যাদানপূর্বক প্রচন্ড বেগে আকাশপথে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উত্থানবেগে বৃক্ষ শিলা শৈল ও পর্বতবাসী কর্দ্র বানরসকল তাঁহার সংগ্যে উত্থিত হইল এবং তাঁহার বাহ্য ও উর্বেগ্যে ছিল্লভিন ছইয়া ক্ষীণবেগে সম্ভূদ্রজলে পড়িয়া গেল। মহাবীর হন্মান উরগাকার বাহ**ু**দ্বর প্রসারণ এবং উন্নবেগে দিকসকল ফেন আকর্ষণপূর্বক গর্ভবেগে হিমাচলে চলিলেন। মহাসম্দ্রের তরশা ঘুণিত এবং ঐ আবর্তে জলজনতুগণ উদ্ভানত হইতে লাগিল। হন্মান সম্দ্র দেখিতে দেখিতে বিফার অজ্যালিবেগনিমাতি চক্রের ন্যায় মহাবেগে বাইতে লাগিলেন। গতিপথে পর্বত, নানাবিধ পক্ষী, সরোবর, নদী, তড়াগ, নগর, গ্রাম ও সমৃদ্ধ জনপদসকল দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তিবোধ নাই, তিনি ঘোর গর্জনে দিগনত প্রতিধর্নাত করিয়া আকাশপথে ষাইতেছেন এবং ঋক্ষরাজ জান্ববানের প্রদর্শিত ম্থান অন্মন্ধান করিতেছেন। দেখিলেন, অদ্রে হিমাগরি, উহার প্রস্রবণ ঝর্-ঝর্ শব্দে পড়িতেছে, নানাম্থানে গভীর গহ্বর, ধবল মেঘাকার অত্যুচ্চ শিথর

এবং নিবিড় বৃক্ষপ্রেণী। হন্মান বার্বেগে হিমাচলে উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন ভথায় দেবির্ধাসেবিত বহ্মংখ্য পবিত্র আশ্রম আছে। উহার কোথাও ব্রহ্মকোষ, কোথাও রক্ষতনাভিস্থান, কোথাও বৃদ্রের শরনিক্ষেপ স্থান: কোথাও ইন্দ্রলয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান; কোথাও দশিত রক্ষশির, কোথাও ব্যক্ষিকর, কোথাও বহিস্থান, কোথাও কুবেরস্থান, কোথাও দশিত স্ব্রস্মাবেশস্থান, কোথাও ব্রহ্মধান, কোথাও পিনাকস্থান এবং কোথাও বা ভ্নাভি। হন্মান তথায় গিরিবর কৈলাস, র্দ্রদেবের সমাধিপাঠ ও মহাব্যকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং স্বর্ণাগিরি ও স্বেধির্যপ্রদেশিত উ্যধিপর্বভিও দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ অনলরাশিবং প্রদশিত উ্র্যিধপর্বভি নিরীক্ষণ করিয়ে অতিমান্ত বিশ্যিত হাইলেন এবং তদ্পরি কাষ্ট্রপ্রানপ্রেক উর্যাধ অন্সন্থান করিতে শাগিলেন।

হন্মান সহস্র সহস্র যোজন অতিক্রমপ্র্বক ঔর্যাধপর্বতে বিচরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে ঐর্থসকল একজন প্রাথাকৈ উপস্থিত দেখিয়া সহসা অদৃশ্য হইল। তথন হন্মান ঔর্থা অদৃশ্য হইয়ছে দেখিয়া অতিশ্য কুপিত হইলেন, তাঁহার আবেগ বিধিত হইয়া উঠিল, ক্রোধে দৃই চক্ষ্য অশিনসমান জ্বলিতে লাগিল; তিনি ঘোরতর গঙ্গনিপ্রেকি কহিলেন, পর্বত! তুমি কি জন্য রামকে অন্কম্পা করিলে না, তাঁহার প্রতি এইর্প উপেক্ষা প্রদর্শনিক্ষিত্তই বা কি? আমি এই দন্তেই তোমার এই দ্বাবহারের প্রতিক্র দিম্পেক্ষি তুমি এখনই আমার ভ্জবলে অভিভ্ত হইয়া আপনাকে চতুদিকে বিক্রিক্ষি দেখ।

এই বলিয়া তিনি পর্বতশৃৎগ বেত্তিৎপাটন করিয়া লইলেন। ঐ শৃৎগ বৃক্ষশোভিত ও স্বর্ণাদিধাত্রীপ্তত্ত উর্বার শবিস্থান প্রজন্বিত, শিলাস্ত্রপ বিক্ষিণত এবং উহাতে হস্তিব্যুথ নিচ্নে করিতেছে। হন্মান ঐ শৃৎগ গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সমসত ক্ষেত্রির মনে ভয়সঞ্জার করিয়া অন্তরীক্ষে উথিত হইলেন। গগনচর জীবগণ করি অন্তর্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার স্তৃতিবাদ করিতে লাগিল। তিনি গর্ভবং উপ্রবেগে চালিলেন। তাঁহার হস্তে স্বর্ধের ন্যায় উল্লেন্স ঔষধিশৃৎগ, স্বরং স্বর্ধের ন্যায় দ্বিরীক্ষা, তংকালে তিনি স্থেরে নিকট একটি প্রতিস্থের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ভগবান বিষ্কৃ বেমন সহস্রধারাষ্ত্র জনালাকরাল চক্র ধারণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিরাজ্ঞিত হন সেইর্প ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ঐ পর্বত ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহাকে দ্ব হইতে দর্শন করিয়া কোলাহল আরম্ভ করিল, তিনিও বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া হর্ষভরে ঘন-ঘন সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লঙ্কানিবাসী রাক্ষসেরাও উহাদের গর্জন্ধনি শ্রনিয়া ভীমরবে গর্জন করিতে লাগিল।

অবিলম্বে হন্মান লাজ্যায় অবতার্ণি হইলেন এবং প্রধান প্রধান বানরকে অভিবাদনপূর্বক বিভাষণকে আলিজ্যন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ঐ ঔষধিগন্থে নীরোগ হইলেন এবং বানরেরাও ক্রমে ক্রমে গাল্রোখান করিল। নিদ্রিত ব্যক্তিরা যেমন প্রভাতে জাগরিত হয়, উহারা সেইর্পে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। বদবিধ এই যুদ্ধ উপস্থিত, তদবিধ বে-সমস্ত রাক্ষ্য বানরহস্তে বিনন্ধ হইয়াছে, গণনা ইইবার ভয়ে, তাহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সম্দুজলো নিক্ষিশ্ত হইয়া থাকে, এই জন্য রাক্ষসগণের প্রক্রীবিনের আর সম্ভাবনা ছিল না।

অনশ্তর হন্মান ঐ ঔষধিপর্বত হিমালরে লইয়া চলিলেন এবং তাহা যথাস্থানে রাখিয়া পুনর্বার রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

চতু:সংততিতম সর্গা। অনন্তর কপিরাজ স্থাবি একটি কর্তব্য নিধারণপ্রক হন্মানকে কহিলেন, বীর! যখন কুম্ভকর্ণ বিনন্ধ এবং কুমারগণ নিহত হইয়াছে তখন রাক্ষসরাজ রাবণ আর কির্পে প্রেরক্ষা করিবেন। অতএব আমাদের পক্ষ হইতে মহাবল ক্ষিপ্রকারী বানরগণ উল্কা গ্রহণপূর্বক শীল্প গিয়া লগ্কায় পড়্ক।

স্থা অস্ত্রমিত হইল। ঐ ভীষণ প্রদোষকালে বানরেরা উল্কা গ্রহণপূর্বক লঙকার অভিমন্থে চলিল। যে-সমস্ত বিরুপনের রাক্ষস লঙকার দ্বাররক্ষা করিতেছিল তাহারা ঐ সকল উল্কাধারী বানরকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা হৃষ্ট হইয়া প্রেম্বার, উপরিতন গৃহ, প্রশস্ত রাজপথ, অপ্রশস্ত পথ ও প্রাসাদে অন্দিনিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে হ্বতাশন চতুদিকৈ করাল শিখা বিশ্তারপ্রেক জর্বালয়া উঠিল। অত্যাচ প্রাসাদ দণ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। অগ্নুর, উৎকৃষ্ট চন্দন, মুক্তা, স্কিক্তণ মণি, হীরক ও প্রবাল দংধ হইতে লাগিল। ক্ষৌম, স্বদুশ্য কৌষের বন্দ্র, মেষলোমঞ্জ ও উর্ণাত-তুনিমিতি বিবিধ বস্তু, স্বর্ণপাত্ত, বিচিত্ত অধ্বসম্ঞা, পাল্ডকাদি গুহোপকরণ, হুমতীর গ্রীবাবন্ধন, সূর্রচিত রথসক্ষা, বোম্ধা ও হুম্তান্বের বর্মা, চর্মা, বিবিধ অন্যাশস্ত্র, রোমজ কম্বল, কেশজ চামর, ব্যায়চর্মের আসন, কম্পুরি, স্বাস্তিকাদি গৃহ ও গৃহস্থ রাক্ষসগণের গৃহ দংধ হইতে লাগিলে বাক্ষসেরা স্বর্ণখাচত বর্ম ন্থ ও নৃথক রাক্সন্থের সূথ দাব হহতে লাগেল। রাক্সেরা ক্রেখাচত বর্ম ও অলওকার ধারণ করিয়াছিল, উহাদের গলে মালা এবং পরিধান উৎকৃত্য বৃদ্ধ ; উহারা মধ্মদে উন্মন্ত হইয়া চণ্ডল চক্ষে স্থানিক্সেদে চলিয়াছে এবং প্রেয়সীগণ উহাদের বৃদ্ধ ধারণপূর্বক ভীতমনে নিগ্রে ইতিছে। এই আক্সিমক আণ্নকাশেও রাক্ষ্যগণের ক্রেধ যারপরনাই উদ্রিদ্ধ ক্রিমা উঠিল : কেহ গদা, কেহ শ্লে, ও কেহ বা অসি হলতে নিগত হইছে লাগিল ; কেহ ভোজন করিতেছিল, কেহ মদ্য পান করিতেছিল এবং কেহ বা রমণীয় শ্রায় প্রণারিনীর সহিত স্থা নিম্নিত ছিল : উহারা চত্দিকে ক্রিমানীর শ্রায় প্রণারনীর সহিত স্থা নিম্নিত ছিল : উহারা চত্দিকে ক্রিমানীর হতধারণপূর্বক শীঘ্র নিগতি হইতে লাগিল। চত্দিকে আণ্ন প্রেঃ প্রাম জ্বলিয়া জ্বিতেছে। ক্রমনার গ্রহ বহুলিয়া আমিতেছে। ক্রমনার গ্রহ বহুলিয়া আমিতেছে। ক্রমনার গ্রহ বহুলিয়া আমিতেছে। ক্রমনার গ্রহ বহুলিয়া আমিতেছে। ক্রমনার গ্রহ বহুলিয়া বিম্নিত ক্রমান্ত উন্মান ক্রমান বহুলিয়া আমিতেছে। ক্রমনার গ্রহ বহুলিয়া বিম্নিত ক্রমনার উন্সাদিক ক্রমান ক্রমান বহুলিয়া উঠিতেছে। লগ্কার গৃহ বহুব্যয়ে নিমিতি ও সারবং, উহা দুর্গম ও গভীর, কোনটি দেখিতে প্র্ভিন্দ্রকার এবং কোনটি বা অর্ধচন্দ্রকার, উহার শিখরদেশে স্থেশস্ত শিরোগৃহ আছে, গবাক্ষসকল বিচিত্র ও রমণীয় এবং মণ্ড স্প্রশৃস্ত। ঐ গৃহ দ্বর্ণময়, মণি ও প্রবালে খচিত, উন্নত্যে সূর্বকৈ স্পর্শ করিতেছে এবং ক্লোণ্ড ও ময়ুরের কণ্ঠম্বরে ও ভূষণের ঝনঝন রবে নিনাদিত হইতেছে। অণ্নি ঐ সমস্ত প্রকাল্ড প্রকাল্ড গৃহ দশ্ধ করিতে লাগিল। প্রজ্বলিত ভোরণন্বার বর্ষাকালে বিদ্যুৎজড়িত জলদের ন্যায় এবং প্রজন্ত্রিত গৃহ দাবাদ্দিদীত গিরিশিখরের ন্যায় নির্বাক্ষিত হইল। ঐ ছোর রজনীতে যে-সকল রমণী সম্ভতল গ্রহের উপর স্থে শ্যান ছিল তাহারা দহামান হইয়া অংশের অলওকার দ্রে নিক্ষেপপ্রক উজৈঃম্বরে হাহকোর করিতে লাগিল। জ্বলম্ত গৃহসকল বজ্রাহত গিরিশ্রণের ন্যায় পড়িতেছে এবং দূর হইতে দাবানলম্পৃষ্ট দহামান হিমাচলশ্ঞোর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হর্ম্যাশখর করাল অন্দিশিখায় প্রদীশ্ত, তৎকালে লঞ্চা কুস্মীমত কিংশ্বক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। অধ্যক্ষেরা অণ্নিভয়ে হস্তী ও অশ্ব বন্ধনমূত্ত করিয়া দিয়াছে ; তৎকালো লঙ্কা মহাপ্রলয়ে ঘ্রণমান-নক্তকুম্ভীর মহাসমুদ্রের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। কোথাও হস্তী অম্বকে উন্মৃত্ত দেখিয়া সভয়ে পলাইতেছে এবং কোথাও অশ্ব ভীত হস্তীকে দেখিয়া সভয়ে প্রতিনিব্ত হইতেছে। তংকালে অণ্নিশিখা মহাসমন্ত্রে প্রতিফলিত হওরাতে উহার জল

রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অর্ধপ্রদীপ্ত গুহের প্রতিবিদ্দ তর্জ্গচপল সমুদ্রের জল শোভিত করিয়া তুলিল। লংকাপ<sup>্</sup>রী এইর্পে প্রজনলিত হইয়া প্রলয়কালে প্রদীগত বস্কোর ন্যায় কক্ষিত হইতে কাগিল। স্থালোকেরা উত্তাপদণ্ধ ও ধ্মব্যাণ্ড হইয়া হাহাকার করিতেছে, উহা শতবোজন দূরে হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। তংকালে যে-সমস্ত রাক্ষ্স দশ্বদেহে বহিগতি হইতেছিল বানরেরা যুস্থার্থ সহসা তাহাদিগকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল নিনাদ দশ দিক সমাদ্র ও প্রথিবীকে প্রতিধর্নিত করিয়া ডুলিল।

ইতাবসরে রাম ও লক্ষ্যণ বীতশল্য হইয়া প্রশাস্ত মনে শরাসন গ্রহণ করিলেন। রাম কার্মাকে টাকার প্রদান করিবামার একটি তুমাল শব্দ উবিত হইল। কুপিত রুদ্র যেমন বেদময় ধনু গ্রহণপূর্বক শোভিড হইয়াছিলেন রাম কামবি হস্তে সেইর পই শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসনের টঞ্চার সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইল এবং ঐ শব্দে এবং বানর ও রাক্ষসগণের নিনাদে দশ দিক ব্যাপিয়া গেল। তাঁহার শরাসনচ্যুত শরে কৈল্যসমিখরতুল্য তোরণ ভাতলে চূর্ণ হইয়া পড়িল। রাক্ষসেরা বিমান ও গ্রহে রামের শর প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া ষ্মার্থ প্রস্তুত হইল এবং বর্ম ধারণপূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ রাহি উহাদের পক্ষে করাল কালরাহি

ইতাবসরে কপিরাজ সন্তাব বানরগণকে করিলেন, দেখ, যে ম্বার যাহার নিকটম্থ সে সেই ম্বার আগ্রয় করিয়া বৃদ্ধ করিবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পলাইয়া যাইবে সে আমার অবাধা, তোমরা সেই দৃষ্টকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিও। বানরগণ উল্কাহস্তে ম্বারে দশ্ভায়রিদ, রাক্ষসরাজ রাবণের জোধানল অতিয়াত্র প্রদীশত হইয়াছে। তাঁহার জ্মভ্রেটিরত ম্থমার্তে দিগলত ব্যাপিয়া উঠিল এবং র্দের ম্তিমান জোধ ধার তাঁহার স্থমাত্তে দ্বাত হাতে লাগিল। অনন্তর তিনি কৃশ্ভকণের করি কুলি কুল্ভ ও নিকৃশ্ভকে আহ্বানপর্বক কহিলেন, বংস! তোমরা দৃই বীর কর্ত্রশ্বা সেনোর সহিত বৃশ্ধবারা কর। কুল্ভ ও নিকৃশ্ভ সমরবেশে নির্গত হই*লেন*। ব্পাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজ্ঞর ও কম্পন উহাদের সমভিব্যাহারী হইল। রাবণ সিংহনাদ করিয়া সকলকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা এই রাচিতেই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্থান কর।

রাক্ষসেরা দীণত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্নঃ প্নঃ সিংহনাদপ্র্বক নিগতি হইল। উহাদের ভাষণপ্রভা, দেহপ্রভা এবং বানরগণের অণ্দিপ্রভায় নভামণ্ডল উল্ভাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রপ্রভা নক্ষরপ্রভা এবং উভয়পক্ষীয় বীরগণের আভরণপ্রভা সেনাম্বয়ের মধ্যগত আকাশ উল্ভাসিত করিয়া তুলিল। বানরেরা দেখিল রাক্ষসসৈন্যমধ্যে ধনজপতাকা, ভীষণ হস্তী, অশ্ব ও রথ : সকলের হস্তে উৎকৃন্ট অসি, দীশ্ত শ্ল, গদা, খঞা, প্রাস, তোমর ও ধন্। উহারা পরশা ও অন্যান্য শস্ত্র অনবরত ঘ্রাইভেছে, সমস্ত সৈন্য বীরপ্রেয়ে পূর্ণ, উহাদের বিক্রম ও পৌরুষ অতি ভয়ত্কর : উহারা কচিতটনিবন্ধ কিজ্পিণীজালে নিনাদিত হইতেছে : উহাদের শরাসন শরযোজিত, ভাঞ্জদণ্ডে স্বর্ণজাল এবং ক-ঠন্সবর মেঘবং গদ্ভীর : উহাদের গন্ধমাল্য ও মধ্বর আধিক্যে বায় স্বাশিষ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। বানরেরা ঐ দর্ক্সে ও ভীষণ রাক্ষসসৈন্য আসিতে দেখিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা পতপা ষেমন বহিমাথে প্রবেশ করে সেইর্প বেগে **লম্**জপ্রদানপূর্বক প্রতিপক্ষে গিয়া পড়িল। যুন্ধার্থী বানরেরা যেন উন্মন্ত, উহারা রাক্ষসগণের উপর বৃক্ষ শিলা ও মর্নাণ্টপাত করিতে প্রবৃত্ত

হইল। রক্ষেসেরা শাণিত শরে উহাদের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। কাহারও কর্ণ বানরের দণ্ডাঘাতে ছিল্ল, কাহারও মন্তক মুখিপ্রহারে জন্দ এবং কাহারও বা সর্বাপ্ত শিলাপাতে চুর্ণ। ঘোরাকার রক্ষেসেরা সুশাণিত অসি শ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। কেই এক জনকে বধ করিতে উদাত ইইয়ছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে বধ করিল, কেই অন্যকে ফেলিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে ফেলিয়া দিল, কেই অন্যকে দংশন করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে দংশন করিল এবং কেই অন্যকে তিরন্ধার করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে তিরন্ধার করিতে লাগিল। কেই কহিতেছে যুন্ধং দেহি, অন্যে যুন্ধ করিতেছে, কোন বীর আসিয়া কহিল আমিই বুন্ধ করিব, কেন ক্রেশ দেও, তিন্ঠ, তৎকালে রণন্ধানে কেবলই এই বাকা শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যুন্ধ অতিশয় ভাষণ ও লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা প্রাস, অসি, শ্লুল ও কুন্তান্দ্র উদাত করিয়া আছে, কাহারও বর্ম ছিমভিম এবং কাহারও বা ধ্রুদ্ধ ভ প্রালত; দেখিতে দেখিতে দুই পক্ষে অসংখ্য সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল।

পশ্চসাততিত্ব সর্গ ॥ এই সর্বসংহারক ঘারতর বৃশ্ব উপস্থিত হইলে মহাবার অগ্যাদ কম্পনের নিকটম্থ হইলেন। কম্পন বৃদ্ধ আহ্ত হইবামান্ত ক্রোধভরে অগ্যাদের বক্ষে গিয়া এক গদাঘাত করিল। অগ্যাদ কম্পাদ মুছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলন্দের সংজ্ঞালাভপ্রক উহার সাক্ত মহাবেগে এক গিরিশ্লা নিক্ষেপ করিলেন। কম্পন প্রহারবেদনায় ক্ষেত্র ইইলা প্রাণতাগ করিল। ইতাবসরে মোণিতাক্ষ রথবেগে শীঘ্র অগ্যাদের সকটম্থ হইল এবং শাণিত শরে উহিকে বিশ্ব করিতে লাগিল। উহার পরি স্কৃতীক্ষা দেহবিদারণ ও কালাশিনকম্প। শোণিতাক্ষ অগ্যাদের প্রিমার ক্রেপ্ত, নারাচ, বংসদন্ত, শিলীম্থ, কণী, শলা ও বিপাঠ প্রভৃতি বিশ্বিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপ অগ্যাদ ঐ সমসত অস্ক্রশাস্ত্র ক্তরিক্ষত হইয়া পড়িলেন এবং ভীমবিক্রমে উহার ভীষণ ধন্ম শর ও রথ চ্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শোণিতাক্ষ অসি ও চর্ম গ্রহণ করিলে এবং ক্রোধে একান্ত হতজ্ঞান হইয়া মহাবেগো উন্নিত হইল। অগ্যাদ এক লন্দ্রু উহারে গিয়া গ্রহণ করিলেন এবং উহারই অসি লইয়া ঘোর সিংহনাদ-প্রক বজ্ঞাপ্রতিবং তির্যকভাবে উহার সক্ষ্ম ছেদন করিলেন। পরে তিনি সেই করাল অসি করে ধারণ ও প্রাঃ গ্রহণ করি জনাত্র চলিলেন।

এদিকে যুপাক্ষ অত্যত ক্রোধাবিষ্ট হইরা প্রজ্ঞের সহিত শীন্ত অঞ্চাদের নিকট উপস্থিত হইল। শোণিতাক্ষও কিঞিং আশ্বন্দত ইইরা লোহমরী গদা গ্রহণপূর্বক তথার আগমন করিল। অঞ্চদ শোণিতাক্ষ ও প্রজ্ঞের মধ্যে অবস্থিত হইরা বিশাখা নামক দুই নক্ষরের মধ্যগত পূর্ণচন্দের নাার অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। মৈন্দ ও শ্বিবিদ উত্যার পাশ্বরক্ষক, সকলে যুন্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে ইত্যবসরে মহাকায় রাক্ষসগণ আসি শর ও গদা গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে বানরগণকে গিয়া আক্রমণ করিলে। অভ্যাদাদি তিন বীরের সহিত যুপাক্ষ প্রভৃতি তিন বীরের ঘোরতর যুন্ধ বাধিয়া গেল। বানরগণ উহাদের প্রতি বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; মহাবল প্রক্রম্ব খন্দ শ্বারা ভাহা খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিল। বানরেরা উহার রথ চুর্ণ করিবার জন্য অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, প্রক্রম্ব ও শর্মানকরে তৎসমুদ্র ছিম্নভিন্ন করিতে লাগিল। মৈন্দ ও শিব্বিদ

বহুসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসগণের প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ করিল, শোগিতাক্ষ মধ্যপথে গদাঘাতে তৎসম্বেয় চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

অনন্তর প্রক্রণ মমবিদারক প্রকান্ত থকা উদাত করিয়া মহাবেগে অপ্সদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল অপ্সদ প্রক্রন্থকে সাম্লিহত দেখিয়া এক অন্বকণ বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং উহার কৃপাণধারী হস্তে এক ম্থিউপ্রহার করিলেন। হস্তাস্থিত খঙ্গ ঐ আঘাতে তৎক্ষণাং ভ্তলে স্থালিত হইয়া পড়িল। তখন প্রক্রন্থ খঙ্গ করপ্রত্থ দেখিয়া অপ্যদের ললাটে ব্রুক্তপ এক ম্থিপ্রহার করিল। অধ্যদ ক্ষণকাল বিহন্ত হইয়া রহিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া এক ম্ফ্রাঘাতে উহার ম্বেড চ্ণা করিয়া ফেলিলেন।

আনশ্তর যুপাক্ষ পিতৃব্যকে বিনণ্ট দেখিয়া আশ্রুপ্রলাচনে রথ হইতে অবতরণ করিল। উহার ত্ণীরে শর নাই, সে স্মাণিত খন্স লইয়া ধাবমান হইল। তন্দ্রে মহাবীর ন্বিবিদ জোধভরে উহার বক্ষে শিলাঘাতপ্রেক উহাকে গিয়া স্বলে গ্রহণ করিল। অনশ্তর শোণিতাক্ষের সহিত ন্বিবিদের তুম্ল সংগ্রাম উপস্থিত। শোণিতাক্ষ ন্বিবিদের বক্ষে এক গদা প্রহার করিল। ন্বিবিদ প্রহার-ব্যথায় অস্থির, সে উহার গদা প্রবার উদ্যত দেখিয়া তাহা কাড়িয়া লইল।

ঐ সময় মহাবীর মৈন্দ ন্বিবিদের নিকটন্থ হছল। তথন শোণিতাক্ষ ও ম্পাক্ষের সহিত উহাদের ঘোরতর যুখ্য উপন্তিত উহারা পরন্পর পরন্পরকে আকর্ষণ ও পাঁড়ন করিতে লাগিল। ন্বিবিদ শৌন্দাতাক্ষের মুখে নথাঘাত করিল এবং তাহাকে ভ্তলে চ্ণ করিয়া ফোললে প্রদিকে মৈন্দ্র ক্রোধভরে যুপাক্ষকে ভ্রপঞ্জরে গ্রহণ ও পাঁড়নপ্রক বিন্দুর সিরল। তন্দ্রের রাক্ষসমৈন্য যারপরনাই ব্যথিত। উহারা ভংনমনে মহাবীর স্থিতের নিকট উপন্থিত হইল। কুল্ড উহাদিগকে আন্বন্ধত করিলেন। কিনিলেন ঐ সমস্ত সৈনোর মধ্যে প্রকৃত বীরগণ বানরহন্দেত নিহত হইয়াছের কর্নানে তিনি জাতকোধ হইয়া ঘোরতর যুন্ধ আরম্ভ করিলেন। ঐ সেন্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধন্ গ্রহণপ্রক দেহবিদারণ উরগভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার সমর শরাসন বিদ্যুৎ ও ঐরাবত সন্পর্কে দিশিসমান ইন্দ্রধন্র ন্যায় স্ব্লোভিত। তিনি একটি ন্বর্ণপ্রক ন্বিবিদের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। ন্বিবিদ ঐ শরে সহসা আহত হইয়া পদন্বর প্রসারণপ্রক বিহ্নল হইয়া পাঁড়ল। তথন মৈন্দ এক প্রবাত্ত শিলা হন্তে লইয়া কুল্ভের প্রতি ধাবমান হইল এবং উহাকে লক্ষ্য করিয়া উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কুল্ভ শাণিত পাঁচ শরে সেই শিলা চ্র্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক স্ব্রের শর সন্ধানপ্রক মৈন্দের ক্র বিশ্ব করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক স্ব্রের শর সন্ধানপ্রক মেন্দ্রের ক্র বিশ্ব করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক স্ব্রের শর সন্ধানপ্রক মেন্দ্রের ক্র বিশ্ব করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক স্ব্রের শর সন্ধানপ্রক মেন্দ্রের ক্র বিশ্ব করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক স্ব্রের ভ্রের ভ্রের প্রক্র ক্র বিশ্ব করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক স্ব্রের ভ্রের ভ্রের ভ্রের প্রত্রের প্রক্র বিশ্ব করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক স্ব্রের ভ্রের ভ্রের ভ্রের প্রক্র বিশ্ব করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক স্ব্রের ভ্রের ভ্রের ভ্রের ভ্রের ভ্রের ক্র বিশ্ব করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক স্বর্ণাক্র শর সন্ধানপ্রক স্বর্ন ক্র বিশ্ব করিলেন। মেন্ত্র বিশ্ব করিয়া ভ্রের প্রক্র বিশ্ব করিয়া ভ্রের স্বর্ন করিলেন। মেন্ত্র ক্র বিশ্ব করিলেন। মেন্ত্র ক্র ক্র বিশ্ব করিয়া ভ্রের করিলেন। মেন্ত্র বিশ্ব করিয়া ক্র স্বর্ণাকর বিশ্ব করিলেন করিলেন। মেন্ত্র ক্র স্বর্নাক্র করিলেন করিলেন করিলেন করিলেন ক্র স্বর্নাক্র বিশ্ব করিলেন কর

অনন্তর অপাদ মৈন্দ ও ম্বিনদকে বিকল ও বিহ্নল দেখিয়া মহাবেগে কুন্ভের অভিম্থে চলিলেন। কুন্ভ হস্তীকে বেমন অন্কুশ ম্বারা বিশ্ব করে সেইব্প বহ্সংখ্য শরে অপাদকে বিশ্ব করিলেন। উহার শর অকৃতিত শাণিত ও স্তীক্ষ্য। মহাবীর অপাদ ঐ সমস্ত শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কিছ্মাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি উহার মস্তকে অনবরত বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুন্ডের শরে তরিক্ষিত বৃক্ষশিলা খন্ড খন্ড হইয়া পড়িল। পরে কুন্ড উহাকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া উন্কা ম্বারা বেমন হস্তীকে বিশ্ব করে সেইর্প দুই শরে উহার দ্বারা বৈশ্ব করিলেন। অপাদের দ্বা হইতে অজন্তর্ধারে রক্তন্তেত বহিতে লাগিল এবং কটিত নেশ্বর ম্বিত হইয়া গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

85

তথন অপাদ এক হস্তে ঐ রক্তাক্ত নেত্র আচ্ছাদনপূর্বক অপর হস্তে নিকটপথ এক শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। ঐ শাল শাখাবহুল, তিনি উহা বক্ষঃপথলে পথাপন এবং এক হস্তে উহার শাখা কিঞ্চিৎ অবনমনপূর্বক উহাকে নিজ্পত্র করিয়া লইলেন। বৃক্ষ দেখিতে ইন্দুধ্যক্ত ও মন্দরতৃল্য। মহাবীর অজ্যাদ কুম্ভের প্রতি উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিত হইবামাত্র কুম্ভের শরে খন্ড খন্ড হইরা পড়িল। পরে কুম্ভ শাণিত সাত শরে অজ্যাদকে বিন্ধ করিলেন। অজ্যাদও ধারপরনাই ব্যথিত ও মুছিত হইলেন।

অপাদ প্রশানত সম্দের ন্যায় ভ্তলে পতিত, বানরেরা শীর রামকে গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিল। রাম অপ্যদকে রক্ষা করিবার জন্য জান্ববান প্রভৃতি বানরিদিগকে নিয়েগ করিলেন। বানরবীরগণ ব্কশিলা হস্তে লইয়া রোষলোহিত নেত্রে তথায় উপস্থিত হইল। জান্ববান, স্বেণ ও বেগদশী ক্লোধাবিদ্য হইয়া কুন্ডের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তথন কুন্ড শৈল ন্বারা বেমন জলপ্রোত র্শ্ব করে সেইর্প শর ন্বারা উহাদের গতিরোধ করিলেন। উহারা শরজালে আছলে হইয়া মহাসমলে বেমন তীরভ্নি দেখিতে পার না তল্পে রণস্থলে আর কিছ্নই দেখিতে পাইলেন না।

ইতাবসরে কপিরাজ স্কারি অগগদকে পশ্চাতে লইয়া গিরিচারী নাগের প্রতি সিংহের ন্যায় কুন্ডের প্রতি ধাবমান হইলেন কর্ম অশ্বকর্শ প্রভূতি বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক কুল্ভের উপর নিক্ষেপ ক্রিচে লাগিলেন। তারিক্ষিণত বৃক্ষে আকাশ আচ্চর হইয়া পড়িল। কুল্ভও শুর্মিকরে তংসম্পর খণ্ড খণ্ড করিলেন। খণ্ডিত বৃক্ষ ঘোর শতখাীর ন্যায় নির্দ্ধিকত হইল। কিন্তু স্থাীব বৃক্ষ বিফল দেখিয়াও কিছুমাত ব্যথিত হইত্রেক দা। তহার সর্বাপা কুম্ভের শরনিকরে কতবিকত, তিনি থৈয় সহকারে প্রমাতই সহিয়া রহিলেন। পরে উছার ইন্দ্রধন্ত তুলা ধন্ধণ্ড কাড়িরা লুইয়া বিখণ্ড করিলেন। কুল্ড ভণ্নদশন হস্তীর ন্যায় শোচনীয়। ইত্যবসরে স্থাট্টির ক্রোধাবিণ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুল্ড! তোমার বলবাঁর্য ও শরবেগ অতি অভ্যুত ; তুমি বিজমে প্রহ্মাদ ও বলির তুল্য এবং শোর্যে কুবের ও বর্মণের তুল্য ; রাক্ষসকুলের মধ্যে কেবল তোমার বা রাবণের বিনয় বা প্রতাপ আছে। একমাত্র তুমিই বলবান কুল্ডকর্ণের অন্বর্প। মানসী পীড়া যেমন জিতেন্দ্রিকে সেইর্প স্রগণ শ্লধারী তোমাকে আক্রমণ করিতে পারেন না। ধীমন্! এক্ষণে তুমি বিজ্ञম প্রদর্শনি কর এবং আমারও বীরকায প্রত্যক্ষ কর। তোমার পিতৃব্য রাবণ দৈববরে এবং তোমার পিতা কুশ্ভকর্ণ বলপ্রভাবে সারাসারকে পরাস্ত করিয়াছেন, কিন্তু তোমার বর ও বল উভয়ই আছে। তুমি ধন্বিদ্যায় মহাবীর ইন্দ্রজিতের এবং প্রতাপে রাক্ষসরাজ রাবণের তুল্য ; ফলতঃ আৰু তুমিই রাক্ষসগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আৰু ব্দগতের লোক ইন্দ্র ও শন্বরাস্করের নাায় তোমার এবং আমার অভ্তত যুখ্থ স্বচক্ষে দেখুক। তুমি অলেকিক কার্য করিয়াছ, বিলক্ষণ অস্ত্রকোশল দেখাইয়াছ এবং এই সমস্ত ভামবল বানরকেও বিনাশ করিয়াছ। এক্সণে তুমি **বৃশ্ধশ্রমে ক্লান্ত**, আমি এই অব**ম্থা**য় তোমাকে ব**ধ করিলে লোকে**র তিরস্কারভাজন হইব, কেবল এই ভরে ক্ষাল্ড হইয়া আছি। এক্ষণে তুমি প্রাণিত দ্র করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ কর।

তখন স্থাতিবর এই ব্যাজস্তৃতি দ্বারা কুম্ভের তেজ হতে হতাশনের ন্যায় বিধিত হইয়া উঠিল। তিনি গিয়া স্থাতিকে ভ্রুকেন্টনে ধরিলেন। পরস্পর প্রস্পরের গাত্রে প্রথিত, পরস্পর পরস্পরকে ঘর্ষণ করিতেছেন এবং মদদ্রাবী

হৃতীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। শ্রান্তিনবন্ধন উ'হাদের ম্থে সধ্ম আণ্নিশথা নিগতি হইতে লাগিল। ভ্মি পদাভিঘাতে নিমণ্ন, সম্দ্র বিচলিত ও তরজাকুল। ইতাবসরে স্থাবি কৃশ্ভকে উধের ভুলিয়া সম্দ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সম্দ্রের পর্বতাকার জলরাশি উৎসারিত ও তলদেশ দৃষ্ট হইল। অনন্তর কৃশ্ভ সম্দ্র হইতে উল্লিত হইয়া স্থাবিকে ভ্তলে ফেলিলেন এবং জোধাবিত ইইয়া উহার বক্ষে বন্ধুমন্দি প্রহার করিলেন। স্থাবির চর্ম ফ্রিয়া গেল, অস্থিমণ্ডলে মন্দি প্রতিহত হইল এবং বেগে রক্ত ছ্টিতে লাগিল। তখন বন্ধাঘাতে স্মের, হইতে বেমন অগিন উঠিয়াছিল সেইর্প ঐ মন্দিপ্রহারে স্থাবির তেজ জালিয়া উঠিল। তিনি কৃশ্ভের বক্ষে এক বন্ধুক্ষপ মন্দি নিক্ষেপ করিলেন। কৃশ্ভও বিহাল হইয়া জালাশ্ন্য অশিনর ন্যায় ভ্তলে পতিত হইলেন। বোধ হইল যেন প্রদাণত ভোম গ্রহ সহস্য অন্তর্গীক হইতে স্থালিত হইয়া বিক্ষিত ভাম গ্রহ সহস্য অন্তর্গীক হইতে স্থালিত হইয়া বালি ব্যায় দৃষ্ট হইল। তিনি বিনন্ধ হইলেন, সমগ্র প্থিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরও বারপরনাই ভাত হইল।

মান্দাভিত্তম সার্গ । নিকৃত্ত প্রতা কৃত্তকে বিশ্রিষ্ঠ দেখিয়া ক্লোধজনলিত নেত্রে দেখ করিয়াই যেন সংগ্রীবের প্রতি দেখিপাত করিল। উহার হতে যোর পরিষ। পরিষের মন্তিস্থান লোহপট্টে বেভিত জুইন স্বর্গপ্রবাল ও হারকে খচিত, মাল্যদামজ্ঞতি, মহেল্টাশখরাকার, ফ্রেইন্ট্রুলা ও রাক্ষসগণের ভয়নাশক। উহা দৈর্ঘ্যে আবহ প্রভৃতি সম্ভ মহাবাহের সান্দ্রম্পল বিজেবিত করিয়া দিতেছে এবং বিধ্যুমবিছর নাায় সশব্দে প্রত্বালত হইতেছে। ভামবল নিকৃত্ত ম্থব্যাদান-পর্বেক ঐ ইন্দ্রধন্তভাষণ পরিষ্ঠ বিঘ্রণিত করিতে করিতে সিংহনাদ আরম্ভ করিল। উহার বক্ষে নিত্র ইতেত অপাদ, কর্ণে বিচিত্র কৃত্তল এবং গলে উৎকৃত্ট মাল্য। ঐ মহাবার বিদ্যান্দামদীত গর্জমান মেঘ বেমন ইন্দ্রধন্য ন্বারা শোভা পায় সেইর্প ঐ পরিষান্দ্রে শোভা ধারণ করিল। পরিষ প্রাঃ প্রাঃ বিঘ্রণিত হওয়াতে অন্তর্গক্ষ তারা গ্রহ নক্ষত্র ও গন্ধবন্ধিরী অলকার সহিত যেন ঘ্রারতে লাগিল। নিকৃত্তর্প প্রদীশত বহি সাক্ষাং প্রলয়ান্দির নাায় উত্থিত, ক্লোধ উহার কান্ট, পরিষ ও আভরণে উহা জ্যোতিত্যান। তংকালে ঐ বার সাধারণের অনভিগম্য হইয়া উঠিল এবং রাক্ষস ও বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র ভরে নিস্পাদ্দ হইয়া রহিল।

এই অবসরে মহাবীর হন্মান বক্ষঃপ্রসারণপূর্বক নিকুন্ভের সম্মুখে দন্ডায়মান হইলেন। দীঘ্বাহ্ নিকুন্ভ উ'হার বক্ষে স্থাপ্রভ পরিঘ নিক্ষেপ করিল। পরিঘ হন্মানের স্থির ও বিশাল বক্ষে নিক্ষিত হইবামার চূর্ণ হইরা গোল। ঐ সমসত চ্পাংশ চতুদিকে বিক্ষিত হইরা আকাশে শত শত উক্রার ন্যায় দৃষ্ট হইল। ঐ পরিঘের আঘাতেও হন্মান ভ্মিকন্পকালে পর্বতবং স্থির ও নিশ্চল। পরে তিনি মহাবেগে একটি দৃঢ়বন্ধ মুখি নিকুন্ভের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। মুখ্যাঘাতে নিকুন্ভের বর্ম ফ্টিয়া গেল, তীরবেগে রক্ত বহিতে লাগিল এবং মেঘমধ্যে স্ফ্রিড বিদ্যুতের ন্যায় বক্ষে ঝাটিত একটা জ্যোতি উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অনশ্তর নিকৃশ্ভ অবিলন্ধে সমুস্থ হইরা হন্মানকে গিয়া বেগে ধরিল এবং উ'হাকে উধের্ব তুলিয়া লংকার অভিমূখে চলিল। তখন রাক্ষসেরা এই বিস্ময়কর ব্যাপারে অতিমান হুল্ট হইয়া ভীম রবে কোলাহল করিতে লাগিল। পরে হন্মান

তদবস্থায় নিকুশ্ভকে এক মৃষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং উহার হস্তগ্রহ হইতে আপনাকে মৃক্ত করিয়া ভৃতলে দাঁড়াইলেন। তাঁহার ফ্রোখানল দ্বিগণে জন্লিয়া উঠিল। তিনি নিকুশ্ভকে ফেলিয়া পিন্টপেষিত করিতে লাগিলেন। পরে মহাবেগে উহার বক্ষে উঠিয়া দুই হস্তে উহার গ্রীবা ধরিলেন। নিকুশ্ভ ভীমরবে চীংকরে করিতে লাগিল। হন্মান উহার গ্রীবা মোচড়াইয়া মৃষ্ড উৎপাটন করিলেন। বানেরেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। দিগন্ত প্রতিধ্বনিত, প্রথিবী কম্পিত। আকাশ যেন খসিয়া পড়িল এবং রাক্ষমেরা যারপরনাই ভীত হইল।

নশ্তসশ্ততিত্বস্থ সর্গা ॥ রাক্ষ্যরাজ রাবণ কুশ্ত ও নিকুশ্তকে নিহত দেখিয়া রোধে অনলের ন্যায় জনলিয়া উঠিলেন। তিনি ক্লোধ ও শোকে হতজ্ঞান হইয়া খরপুরে বিশালনের মকরাক্ষকে কহিলেন, বংস! তুমি আমার আদেশে সসৈন্যে নিগতি ইও এবং রাম, লক্ষ্যণ ও বানরগণকে সংহার করিয়া আইস।

শ্রাভিমানী মকরাক্ষ হৃত্যানে রাবণের বাক্য শিরোধার্য করিয়া লইল এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপ্র্বক গৃহ হইতে নিগতে হইল। সম্মুখে সেনাপতি দশ্ডায়মান। মকরাক্ষ তাহাকে কহিল, বীর! তুমি শশ্র রথ ও সৈন্য স্মাভ্সিত করিয়া আন। সেনাপতি অবিলন্দেই ডাহা করিছে তথ্য মকরাক্ষ রথ প্রদক্ষিণ-প্রেক সার্রথিকে কহিল, স্ত! তুমি শাঁছ ত্রেভ্রিমতে রথ লইয়া চল। পরে ঐ মহাবার, রাক্ষসগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া জন্য কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা আমার সম্মুখে থাকিয়া যুম্প করিছে করিয়াজ রাবণ আমার রাম লক্ষ্যণ ও অন্যান্য বানরগণকে বিনাশ করিছে করিয়াজ বারণ আমা আজ তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিব। আশ্ব করিয়া করিয়া আসিব। আমি মুক্ত কান্তকে দশ্ধ করে সেইর্প আমি শ্রপ্রহারে বানরসৈন্য ছার্ম্বির করিয়া আসিব।

রাক্ষসেরা বলবান নার্ক্টিশ্রেধারী ও সাবেধান; উহাদের চক্ষ্ পিশ্পাল, দশ্ত ভীষণ; উহারা কামর্পী ও রুর; উহাদের কেশ উন্মন্ত, আকার ভরৎকর; উহারা মাতশের ন্যার থোররবে প্নেঃ প্নেঃ গর্জন করিতেছে। ঐ সকল রাক্ষসবীর ধরপত্র মকরাক্ষকে পরিবেদ্টনপূর্ব হ দ্টমনে চলিল। উহাদের গতিদপে গগনতল আলোড়িত হইতে লাগিল। শৃত্থধন্নি, ভেরীরব, বীরগণের বাহনাস্ফেটন ও সিংহনাদে চতুদিকৈ প্রতিধন্নিত হইয়া উঠিল। ক্ষায়ণ্টি সার্বাধ্ব কর্ম্রুট হইল, ধ্রক্ষদণ্ড স্থালিত হইয়া পড়িল। রথধাজিত অশ্বের আর প্রবিৎ বিচিত্র পদ্বিন্যাস রহিল না। উহারা জড়িতপদে সাম্র্নেরে দীনম্থে যাইতে লাগিল। বায়্ধ্বিলপ্র্ণ তীর ও দার্ল। ন্মতি মকরাক্ষের ধারাকালে এই সমন্ত দ্র্লকণ দ্র্ট হইল। মহাবীর রাক্ষসেরা তৎসমন্ত তুক্ত করিয়া রণক্ষেরে চলিয়াছে। উহারা মেঘ হনতী ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, উহাদের দেহে নানাবিধ অন্তশন্তর ক্ষতিচহ, উহারা প্রত্যেকেই রণম্বে অগ্রসর ইইবার জন্য চেন্টা করিতে লাগিল।

আন্ট্রস্তাত্তিতম সর্গা । বানরগণ মকরাক্ষকে নিগতি দেখিয়া সহসা লম্ফ প্রদানপূর্ব ক বৃন্ধার্থা দশ্ডারমান হইল। দেবদানবের নায়ে রাক্ষস-বানরের রোমহর্ষণ যম্থ বাধিয়া গেল। উহারা পরস্পর বৃক্ষ শ্ল গদা ও পরিষ প্রহারে পরস্পরকে ছিল্লভিল করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শক্তি, খঙ্গা, গদা, কুম্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল,

পাশ, মৃশ্পর, দশ্ড প্রভৃতি অন্ত্রশন্ত্র বানরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরগণ শরপীড়িত ও ভয়ার্ত ; উহারা ষ্পে পরাঙ্ম্থ হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। তন্দ্রে বিজয়ী রাক্ষসগণ সিংহবং সগর্বে তর্জনগর্জন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম উহাদিগকে শরনিকরে নিবারণপ্র্বেক বানরগণকে আম্বন্ত করিলেন। ইত্যবসরে মকরাক্ষ ক্রোথাবিষ্ট হইয়া উহাকে কহিল, রাম! আইস, আজ্ব তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্বেষ্প হইবে, আজ্ব আমি তোমায় শাণিত শরে বিনন্ধ করিব। তুমি দশ্ডকারণো আমার পিতা থরকে বধ করিয়াছ, এই জনা আজ্ব তোমায় সম্মুখে দেখিয়া আমায় রোষানল জন্তিয়া উঠিতেছে। দ্রাক্ষন্! তংকালে আমি সেই মহারণো তোরে পাই নাই এই জনাই আমার সর্বশরীর দশ্য হইতেছে। আজ্ব তুই ভাগাক্তমেই আমার দৃদ্দিপথে উপনীত হইয়াছিস। ক্ষ্যার্ত সিংহের পক্ষে ইতর মৃগ্ধ যেমন প্রার্থনীয় সেইর্প তুইও আমার পক্ষে যারপরনাই প্রার্থনীয়। প্রে তুই বে-সমুস্ত বীরকে বিনাশ করিয়াছিস আজ্ব আমার শরে বিনন্ধ হইয়া তাহাদেরই সহিত যমালয়ে বাস করিবি। এক্ষণে অধিক আর কি, আজ্ব সকলেই এই রণম্পনে তোরে এবং আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ কর্ত্ব। তুই অস্ত্রশন্ত্র বা হত্ত যা তোর অভ্যন্ত ভাহার সাহায়েই যান্ধ কর।

তখন রাম বহু ভাষী মকরাক্ষের কথার হাস জীবরা কহিলেন, বীর! তুমি কেন বৃথা আত্মন্দাঘা করিতেছ, যুন্ধ ব্যতীত ক্রিল বাকাবলে কাহাকেও পরাজর করা যার না। আমি দন্ডকারণো চতুর্দ শু স্কুর্ম রাক্ষ্য, খর, দ্বেণ ও গ্রিশিরাকে বিনাশ করিরাছি। আজ তোমার বধ ক্রিম্না তোমার মাংসে তীক্ষাতৃন্ড তীক্ষান্থ গ্রে শ্গাল ও কাক প্রভৃতি পৃশুক্ষিদাগকে পরিভৃত করিব।

অন্তর মকরাক্ষ ক্রোধাবিক হৈয়া রামের প্রতি শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম তাল্লিকিণ্ড শরসকল ক্রিবারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। মকরাক্ষের ম্বর্ণপূর্ণ্থ শরজাল ব্যর্থ ইষ্ট্রীয়া ভ্তেলে পড়িল। তৎকালে ঐ দুই বীরের ঘোরতর যুম্ধ উপস্থিত। উ'হাদের করাকৃষ্ট শরাসনের মেঘবং গম্ভীর টম্কার ও যোম্ধা-দিগের বীরনাদ অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণ অন্তরীক্ষে অবন্থানপূর্বক এই অভ্যুত যুখ্থ প্রতাক্ষ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই মহাবীর পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বিষ্ধ, তথাচ উ'হাদের ম্বিগা্ণ বলব্সিধ। একজনের ক্রিয়া ও অপরের প্রতিক্রিয়া ম্বারা যুম্খ ক্রমশঃ ঘোরতর হইয়া উঠিল। চতুর্দিক শরজালে আচ্ছন্ন, আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। এই অবসরে রাম ক্লোধাবিষ্ট হইয়া মকরাক্ষের ধন্ব িশ্বখন্ড এবং আট নারাচে উহার সার্যাথকে বিশ্ব করিলেন। রথ চূর্ণ ও অন্ব বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন মকরাক ভূতলে দ ভায়মান হইয়া রামকে প্রহার করিবার জন্য এক ভীষণ শূল লইল। ঐ শূল রুদ্রপ্রদন্ত, প্রলয়ান্দিবং দুর্নিরীক্ষ্য এবং বিশ্বসংহারের অপর অন্ত । উহা স্বতেজে নিরবচ্ছিন্ন জর্বলিতেছে। দেবতারা তাহা দেখিবামাত্র সভরে পলাইতে লাগিলেন। মকরাক্ষ ঐ শূল বিঘূর্ণিত করিয়া সক্রোধে রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। রাম চারিটি শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। স্বর্ণমণ্ডিত শূল আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দ্দেট অন্তরীক্ষচর জীবগণ রামকে পনেঃ পনেঃ সাধ্বাদ করিতে লাগিল। পরে মকরাক্ষ রামকে তিণ্ঠ তিণ্ঠ বলিয়া মুন্দি প্রহারার্থ আবার ধাবমান হইল। রাম হাস্যমাধে অপনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মকরাক্ষ ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র ছিল্লহ, দরে ধরাশারী হ*ইল*।

পরে রাক্ষসেরা রামভয়ে ভীত ও যুদ্ধে বিমুখ হইয়া দ্রতপদে লংকার দিকে চলিল। দেবতারওে মকরাক্ষকে বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী দেখিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সম্ভূষ্ট হইলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মকরাক্ষবধে কোধে অতিমান্ত জনলিয়া উঠিলেন এবং দল্তে দদ্ত নিংপীড়নপূর্বক কটকটা শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে দিথরিচত্তে একটি কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া ইন্দ্রজিংকে কহিলেন, বংস! তুমি সর্বাপেক্ষা অধিকবল, এক্ষণে দৃশ্য বা মায়াবলে অদৃশ্য থাকিয়া মহাবীর রাম ও লক্ষ্যগকে বিনাশ করিয়া আইস। তুমি অপ্রভিদ্বন্দনী ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ, রাম ও লক্ষ্যণ মন্বা, এই জনা অবজ্ঞা করিয়াই কি তাহাদিগকে বধ করিবে না?

অন্তর মহাবীর ইন্দুজিং পিতৃ-আজ্ঞার যুন্ধ করিতে কৃতসংকলপ হইলেন এবং নিঝাছিত দৈবত মতে অণিনর তালিতসাধন করিবার জন্য বজ্ঞভামিতে গমন করিলেন। তথায় করেকটি রক্তোক্ষীধধারিলী রাক্ষসী বালতসমলতিত্তে উপলিপত। উহারা যজ্ঞে নানার্প পরিচর্যা করিতে লাগিল। ঐ বজ্ঞে শল্রেশ্ব শরপর, বিভাতিক সমিধ, রক্তবন্দ্র ও লোহময় শ্রুব আহ্ত করিছে। ইন্দুজিং ঐ শরপর শরার বহি আলতীর্ণ করিয়া একটি জাবিত কৃষ্ধ প্রাপের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। বহি শরহোমপ্রদাশত জন্মলাকরাল ও বিধ্মা, উর্বাহ্মতে বিজ্ঞাস্ক্র চিহু প্রাদ্ধ ত্বতে লাগিল। তশ্তকাঞ্চনবর্ণ পাবক করিছে সম্পূর্ণ হইলা দক্ষিণাবর্ত শিখায় আহ্বতি গ্রহণ করিলেন। অভিচার বিশ্বাম সম্পূর্ণ হইল। ইন্দুজিং বজ্ঞার দেবদানব ও রাক্ষসের ত্রিশতসাধনপ্রত্তি অদ্বায় রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণথচিত ও উম্জন্ম, উহার মুক্তিনাত বিদ্বার প্রতির্প অভিকত আছে এবং উহা অশ্বচতৃত্বীয়ে যোজিত্বী মহাবার ইন্দুজিং ঐ দিবা রথে প্রদাশত রক্ষান্তে রক্ষিতে হইয়া ব্যারপরনাই অধ্যা হইয়া উঠিলেন। পরে তিনি নগরের বহিগ্মনপ্রবিক অন্তর্ধান হইয়া করিলেন, আজ আমি সেই অকারণ প্রবিজ্ঞত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া পিতার হল্তে জয়শ্রী অর্পণ করিব। আজ আমি এই প্রিবিক বানরগ্ন্ম করিয়া পিতার হল্তে জয়শ্রী অর্পণ করিব। আজ আমি এই প্রিবিক বানরগ্ন্ম করিয়া পিতার হল্তে জয়শ্রী অর্পণ করিব।

অনন্তর তীরুম্বভাব ইন্দুজিং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণম্থলে উপস্থিত হইলেন।
দেখিলেন মহাবীর রাম ও লক্ষ্যাণ বানরগণের মধ্যে বিশির্দ্ধ উর্বোর ন্যায়
ভীমম্তিতি দশ্ভায়মান আছেন। ইন্দুজিং উর্বাদিগকে স্কুপণ্ট চিনিতে পারিয়া
শরাসনে জ্যা আরোপণ করিলেন। তাঁহার রথ অন্তরীক্ষে প্রজ্ল, তিনি স্বয়ং
অদ্শ্য হইয়া রাম ও লক্ষ্যণের প্রতি শরক্ষেপে প্রব্ত হইলেন। ক্রমশঃ ব্লিটপাতবং
তাঁহার শরপাতে চতুদিক আছেয় হইলা। রাম ও লক্ষ্যণও দিগন্ত আব্ত করিয়া
দিব্যাস্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উর্বাদের শর ইন্দুজিংকে স্পর্শত
কবিতে পারিল না। ইন্দুজিং স্বয়ং নীহারে অলক্ষ্যিত, তিনি মায়াবলে ধ্মান্ধকার
বিস্তার করিলেন, চতুদিক দ্বিনিরীক্ষা হইয়া উঠিল। তাঁহার জ্যাঘাতধ্বনি, রথের
ঘর্ষর রব ও অন্বের পদশক্ষ আর শ্রুতিগোচর হইল না। তিনি ক্রোধাবিদ্য হইয়া
ঐ ঘনান্ধকারে স্ব্রপ্রথব বরলক্ষ শরে রামকে বিন্ধ করিতে লাগিলেন। রাম ও
লক্ষ্যণ পর্বতোপরি ব্রিটপাতের ন্যায় সর্বাচ্গে শরপাত দেখিয়া শরক্ষেপে প্রবৃত্ত
হইলেন। উর্বাদের স্কৃতীক্ষ্য শর অন্তরীক্ষে ইন্দুজিংকে বিন্ধ করিয়া রক্তান্ত দেহে

ভ্তেৰে পড়িতে লাগিল। রাম ও লক্ষাণ যে দিক হইতে শরক্ষেপ হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে শর প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। উ'হাদের ক্ষিপ্রহস্ততা বিস্ময়কর ৷ ইন্দ্রজিং অন্তরীক্ষের চতুদিকি পর্যটন করিতেছেন এবং শাণিত শরে উ'হাদিগকে প্রহার করিতেছেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্যণ অলপক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রব্বিতের শরে বিন্ধ ও রক্তাক্ত হইলেন। উ'হারা শোণিতপ্রভায় কুস্মুমিত কিংশুক **न क**त नगर पृष्ठे रहेलन। नष्टामन्छन क्लाप्यादेल आवृत्व रहेल मृत्यंत त्यमन কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না সেইরূপ ভংকালে কেহই ইন্দুক্তিতের বেগগতি মূর্তি ধন্ ও শর কিছুই দেখিতে পাইল না। বহুসংখ্য বানর উ'হার স্তাক্ষ্য শরে রণশায়ী হইতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্যণ ক্রোধাবিল্ট হইয়া রামকে কহিলেন, আর্য! আজ আমি রাক্ষসজ্ঞাতির উচ্ছেদ কামনার রক্ষান্য প্ররোগ করিব। রাম কহিলেন, বংস! দেখ একন্ধনের নিমিত্ত রাক্ষসজ্ঞাতিকে উচ্ছেদ করা তোমার উচিত নহে। যাহারা সংগ্রামে বিমুখ, ভরে **ল্লে**রারিত, কৃতাঞ্জালপ*ুটে* শরণাগত, পলায়মান এবং প্রমন্ত তাহ্যদিগকে বধ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে আইস আমরা কেবল ইন্দ্রজিতের বধ্যেন্দেশে যত্ন করি। ইন্দ্রজিং মারাবী ও ক্ষুদ্র এবং মায়াবলে উহার রথ অদৃশ্য। এই অদৃশ্য বধ আমাদের সাধ্য, কিন্তু সে দৃষ্ট হইলে বানরেরা অন্পায়াসেই তাহাকে সংহার করিতে পারিবে। এক্সেই দ্রান্থা বাদ ভ্গতে ল্কায়িত হয়, যদি অন্তরীকে বা রসাতলে প্রক্রিক তথাপি আমার অন্দ্র নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া বানরগণের স্থানিত সেই জুরকর্মা ভীষণ ইন্দুজিতের বধোপায় অন্সন্ধান করিতে লাগিলেন্ট্র

আপীতিতম সর্গ ॥ জ্ঞাতির্জ্বের ইন্দ্রজিতের নেত্রণর আরক্ত। তিনি রামের অভিসন্ধি ব্রিতে পারিরা সৈসেন্যে রণস্থল হইতে প্রতিগমনপূর্বক পশ্চিম স্বার দিয়া প্রপ্রবেশ করিলেন। গতিপথে দেখিলেন রাম ও লক্ষ্মণ যুখ্যচেন্টায় বিরত হন নাই। তন্দ্রভে ঐ দেবকণ্টক মহাবীর রখেপেরি এক মায়াময়ী সীতা বধ করিবার সংক্ষপ করিলেন এবং রণম্থলে পর্নর্বার প্রতিনিব্ত হইলেন। তথন বানরেরা উ'হাকে দেখিতে পাইয়া শিলাহন্তে সক্রোধে আক্রমণ করিল। হন্যমান এক গিরিশ্রণ গ্রহণপূর্বক সর্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ইন্দুঞ্জিতের রথে একবেণীধরা দীনা জ্ঞানকী। তাঁহার মুখ উপবাদে কুশ, মনে কিছুমাত্র হর্ষ নাই, বস্ত্র একমাত্র ও মলিন এবং সর্বাজ্য ধ্লিধ্সর। হন্মান মৃহ্তিকাল উ'হাকে নিরীক্ষণ এবং জানকী বলিয়া অবধারণপূর্বক অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন। ভাবিলেন ইন্দুজিতের অভিপ্রায় কি? পরে তিনি বানরগণের সহিত তদভিমাধে ধাবমান হইলেন। ইন্দ্রজিতের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অসি নিম্কোশিত করিয়া সীতার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সর্বসমক্ষে উ'হাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সর্বাঞ্চাসমুন্দরী মায়াময়ী সীতা হা রাম হা রাম বলিয়া চীংকার আরম্ভ করিল। হন্মান উহার তাদৃশ দ্ববকথা দেখিয়া দীনমনে দ্বংখাশ্রহ্ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রোধভরে কঠোরবাকো ইন্দ্রজিংকে কহিলেন, দ্রোম্বন্ ! তুই যে জ্ঞানকীর ঐ কেশপাশ স্পর্শ করিয়াছিস ইহার ফল আত্মবিনাশ। রক্ষার্ষির কুলে তোর জন্ম, তথাচ তুই রাক্ষসী যোনি আশ্রয় করিয়াছিস, তোর যখন এইরূপ দুর্ববৃদ্ধি উপস্থিত তখন তোরে ধিক।

রে নৃশংস! দুর্ব্তা! তুই অতি পাপী ও দ্রাচার, তুই ক্ট উপারে ধৃশ্ব করিস। রে নির্দাণ! স্থাবিধে তোর কিছুমার ঘৃণা নাই, তোরে ধিক্। রে নির্দায়! এই জানকী গৃহচ্যুত রাজ্যচ্যুত এবং রামের হস্তচ্যুত হইরাছেন, তুই কোন অপরাধে ই'হাকে বধ করিস? এখন ত তুই আমার হস্তগত হইরাছিস, স্তরাং এই কার্য করিলে আর অধিকক্ষণ তোরে জীবিত থাকিতে হইবে না। লোকবধ্য দ্রাত্মা-দিগেরও যাহা পরিহার্য তুই দেহান্তে স্থীঘাতকগণের সেই লোক অচিরাং লাভ করিবি।

এই বলিয়া মহাবার হন্মান অস্তধারী বানরগণের সহিত ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, রে বানর! সংগ্রীব তুই ও রাম তোরা বার উদ্দেশে লগ্কার আসিয়াছিস আজ আমি তোর সমক্ষে সেই সাতাকে বধ করিব। পশ্চাৎ তোরে এবং রাম, লক্ষাণ, সংগ্রীব ও অনার্য বিভাষণকে মারিব। তুই এইমান্ত বলিলি বে স্তাবিধ করা নিষিপ্র, এ বিষয়ে আমার বন্ধব্য এই বে বাহা শন্তার কন্টকর তাহাই কর্তব্য হইতেছে।

ইন্দুজিং এই বলিয়া স্বহস্তে রোর্দ্যমানা মায়াময়ী সাঁতার দেহে খরধার খলা প্রহার করিল। খলা প্রহার করিবামান্ত ঐ প্রিয়দর্শনা স্থ্লেজ্বনা যজ্ঞোপবীতবং তির্যকভাবে ছিল্ল হইয়া ভ্তেশে পড়িল। তখন ইন্দুজিং হন্মানকে কহিল, রে বানর! এই দেখা, আমি রামের প্রিয়মহিষী ক্রিসকৈ বধ করিলাম। এখন ত ভোদের সমস্ত পরিপ্রমই পণ্ড। এই বলিয়া ঐ ক্রেমীর ব্যোমচারী রথে মুখব্যাদানপ্রক হ্ল্মনে গর্জন করিতে লাগিল। ক্রেমিগণ অদ্বের দণ্ডায়মান। উহারা ঐ ভাষণ বক্তকঠোর গর্জনশন্য শ্নিতে লাগিল। এবং উহাকে একান্ত হ্ল্ট দেখিয়া বিষয় মনে চকিত নেন্তে চতুদিক দেখিতে দেখিতে পলাইতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ । অনশ্তর হন্মান বানরগণকে নিবারণপ্র্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা ভংশোংসাহ হইয়া বিষয়া মুখে কেন পলাইতেছ? তোমাদের বীরত্ব এখন কোথায় গেল? অতঃপর আমি ব্দেষ অগ্রসর হইতেছি, তোমরা আমারই পশ্চাং পশ্চাং আইস।

তথন বানরগণ শনুসংহারার্থ প্নবার ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং হ্র্ডমনে বৃক্ষণিলা গ্রহণ ও তর্জন-গর্জনপূর্বক উত্থাকে বেন্ডন করিয়া চলিল। হন্মান সাক্ষাং কালান্তক কম! তিনি জনালাকরাল বহির ন্যায় রাক্ষসগণকে দণ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবার বৃদ্ধে প্রবৃত্ত ও ক্রোধ ও শোকে অভিভ্তুত হইয়া ইন্দ্রজিতের রথে এক প্রকাশ্ভ শিলা নিক্ষেপ করিলেন। সার্থায় ইণ্গিত্মান্ত বশীভ্তুত অশ্বসকল তংকলাং রথ স্কৃত্রে লইয়া গেল। শিলাও প্রভলকা হইয়া বহুসংখ্য রাক্ষসকে চ্র্ণ করত ভ্তলে পড়িল। অনশ্তর বানরগণ সিংহনাদপূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইল এবং নিরবিছিয় বৃক্ষশিলা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। চতুদিকে

উহাদের গর্জনশব্দ, ভীমবুপ রাক্ষসেরা ব্কশিলা প্রহারে ব্যথিত হইয়া উঠিল।
তন্দ্র্যে ইন্দ্রজিং লোধাবিত ইইয়া বানরগণের প্রতি সশন্দ্রে ধাবমান হইল এবং শ্লে
বন্ধ্র থকা পট্রিশ ও মুন্দার ন্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ইতাবসরে
হন্মান কর্যান্তিং রাক্ষসগদকে নিবারণপূর্বক বানরদিগকে কহিলেন, বানরগণ!
তোমরা প্রতিনিব্ত হও, এই সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের সহিত যুন্ধ করা আমাদের
কার্য নহে। আমরা বাঁহার জন্য প্রাণের মমতা ছাড়িয়া রামের প্রিয়কামনায় যুন্ধ
করিতেছি সেই দেবী জানকী বিনন্ট হইয়াছেন। আইস, এক্ষণে আমরা রাম ও
স্থাবিকে গিয়া এই ব্তান্ত জ্ঞাপন করি। শ্নিয়া তাঁহারা আমাদিগকে যে
কার্যে নিয়োগ করিবেন আমরা ভাহাই করিব। এই বলিয়া তিনি সমস্ত বানরের
সহিত নিভারে মৃদ্পদ্রে প্রতিনিব্ত হইলেন।

অন্তর দ্ভাশর ইন্দুজিং হন্মানকে প্রতিনিব্ত দেখিয়া হোমকামনার নিকুম্ভিলা নামক দেবালয়ে গমন করিল।

শ্বাশীতিকম সর্গ ॥ এদিকে রাম য্তেখর তুম্ব কলরব স্নিনতে পাইরা জাশ্ববানকে কহিলেন, সৌম্য! ঐ দ্বের ভীষণ অস্তধর্নন শ্রুত হঠতছে, বোধ হয় হন্মান ব্রেথ কোন দ্বকর কার্য সাধন করিয়াছেন। ক্রিম তুমি সসৈন্যে গিরা শীঘ্র তাঁহার সাহায়ে নিব্রেভ হও।

তথন ঋক্ষরাজ যথার মহাবীর হন্মান্ত নিসেনো সেই পশ্চিম ন্বারে চলিলেন।
দেখিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিতেকেট এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী বানরগণ
যান্ধপ্রমে ক্লান্ত হইয়া অনবরত শুনুহ ক্রিনার সাক্ষাং হইল। পিথমধ্যে হন্মানের
সহিত ঐ নীলমেঘাকার ভক্তাকেসনার সাক্ষাং হইল। তিনি উহাদিগকে নিব্তু
করিলেন এবং সর্বসমেত স্থাই রামের নিকট গিয়া দ্বংখিত মনে কহিলেন, রাম!
আমরা বৃশ্ধ করিতেছিলাম এই অবসরে ইন্দ্রজিং আমাদিগের সমক্ষে রোর্ণ্যমানা
সীতাকে বধ করিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহা আপনার গোচর করিবার জন্য বিষয়
ও উদ্দ্রান্ত চিত্তে উপাস্থত হইলাম।

রাম এই সংবাদ পাইবামাত্র শোকে ছিলম্ল ব্কের ন্যায় ম্ছিত হইয়া পড়িলেন। বানরগণ পরিতপদে চতুদিক হইতে তথায় উপস্থিত হইল এবং সহসা-প্রদশিত দ্নিবারবেগ দহনশীল অণিনবং উহাকে উৎপলগন্ধী জলে সিম্ক করিতে লাগিল। অনশ্তর লক্ষ্যাণ ঐ মহাবীরকে ভ্রুপ্রপপ্তরে গ্রহণপূর্বক দ্বংখিত মনে সংগত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য! আপনি ধর্মশালৈ এবং জিতেলিল্লয় কিন্তু ধর্ম আপনাকে অনর্থপরম্পরা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, স্বতরাং উহা নির্ম্বক। এই স্থাবরজক্ষামান্ধক ভ্রের স্ব্রাট বেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম সের্প হয় না, স্তরাং ধর্মনামে স্ব্রসাধন কোন একটি পদার্থ নাই। স্থাবর বেমন ধর্মপ্রসান্ধনতা থাকিলে আপনি কখনই এইর্প বিপদন্ধ হইতেন না। আর বদি বলেন, অধর্ম দ্বংখেরই কারণ তবে রাবণ নিরম্বগামী হইত, আর আপনি ধর্মপ্রায়ণ, আপনাকে কখন এইর্প কণ্ট ভোগ করিতে হইত না। বলিতে কি, এক্ষণে অধ্যামিকের স্ব্র ও ধার্মিকের দ্বংখ দেখিয়া ধর্মের ফল স্ব্র এবং অধ্যের ফল দ্বংখ, ইহা সম্পূর্ণাই অপ্রমাণ হইতেছে, প্রত্যুত ধর্মে দ্বংখ ও অধ্যের ফল দ্বংখ দেখিয়া ধর্মাধ্যের ফলগত বিরোধও ব্রুবা যাইতেছে। অথবা

ধর্ম দ্বারা যদি বাস্তবিক সাখই হয় এবং অধর্ম দ্বারা যদি দর্রথই ঘটে তবে যে সমস্ত ব্যক্তিতে অধর্ম প্রতিষ্ঠিত তাহারা দৃঃখ ভোগ কর্ক এবং বাহাদের ধর্মে প্রবৃত্তি তাহারা সুখী হউক। কিন্তু বখন দেখিতেছি ষাহারা অধ্মী তাহাদের প্রীবৃদ্ধি এবং ধার্মিকদিগের ক্রেশ, তখন ধর্ম ও অধর্ম নিরপ্রক। বীর! যদি অধর্মকে একটি কার্যমান্ত স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পাপী অধর্ম স্বারা নন্ট হইলে কার্যনাশে অধর্মেরই নাশ হইতেছে, স্বতরাং যে স্বয়ং নন্ট হইল তাহার আর বিন্যাশসাধনতা কিব্রুপে থাকিতে পারে। অথবা যদি অন্যের বিহিত কর্মের অন্তোনজাত অদৃষ্ট দ্বারা কোন ব্যক্তি বিন্দুট হয় কিন্বা যদি সেই অদৃষ্টকে উপায়স্বর্প করিয়া ঐ ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ করে তাহা হইলে সেই অদুষ্টই পাপকর্মে লিণ্ড হয়, কিন্তু যে অনুষ্ঠাতা সে কিছুতেই তন্দ্রারা লিণ্ড হয় না, কারণ সে স্বয়ং হত্যার কারণ নহে। আর্য! ধর্ম একটি অচেতন বস্তু, উহা অবাস্ত অসংকল্প ও স্বকর্তব্যজ্ঞানে অক্ষম ; ভাহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিলেও সে কির্পে বধ্যকে প্রাশ্ত হইবে। ফলতঃ বাদ ধর্মই থাকে তাহা হইলে আপনার কিছুমান্ন দুঃখ ঘটিত না, কিন্তু আপনি বখন দুঃখ পাইতেছেন তখন ধর্মনামে কোন একটি পদার্থ নাই। ধর্ম স্বরং অকিণ্ডিংকর, ও কার্যসাধনে অসমর্থ, উহা দ্বল, কার্যকালে কেবল পৌরুষেরই সহায়তা লয়, স্ক্রির কিছ্মাত্র সংখ্যাধনতা নাই। আমার মতে সেই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকি ক্রিনও উচিত হয় না। আর रस ज्रांच रेन्द्र भर्मार्थ विनिद्धित वर्थ जायन क्रीतहा कथन बखान, जान क्रीतर्जन না, কারণ যাহার প্রাধান্য তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। ফলতঃ শত্রবিনাশকল্পে প্রেবকারের সহিত ধর্মই সেব্য, মন্ত্রা স্বকার্যসাধনের উন্দেশে উভয়েরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আমার ত এই মত, ইহাই ধর্ম, কিন্তু আপনি সেই অর্থমলেক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্মলোপ করিয়াছেন। যেমন পর্বত হইতে নদী নিঃস্ত হইয়া থাকে সেইর্প দিগ্দিপণত হইতে আহ্ত প্রবৃষ্ধ অর্থ হইতে সমুস্ত ধর্মারিয়া প্রবিতিত হয়। অর্থাহীন অলপপ্রাণ পরে,যের সমস্ত কার্য গ্রীত্মকা**লে** ম্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিল হইরা ধার। যে ব্যক্তি অর্থ ব্যতীত সূত্রকামনা করে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তামবন্ধন দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ অর্থাই পরে, যাহার অর্থা তাহারই মিন্ন, যাহার অর্থা তাহারই বান্ধব, ষাহার অর্থ জীবলোকে সেই পরুষ, বাহার অর্থ সেই পশ্ডিত, যাহার অর্থ সেই বলবান, যাহার অর্থ সেই ব্যুদ্ধিমান, যাহার অর্থ সেই মহাবীর, যাহার অর্থ সেই সর্বাপেক্ষা গুণীঃ আমি অর্থনাশের নানাদোষ কীর্তন করিলাম, আপনি রাজাগ্রহণ না করিয়া কি কারণে যে অর্থের অবমাননা করিয়াছেন ব্রকিতে পারি না। যাহার অর্থ ভাহারই ধর্ম কামে প্রয়োজন, তাহার সমুস্তই অনুকৃল, অর্থাভিলাষী নির্ধন ব্যক্তি পৌরুষ ব্যতীত অর্থলাভে কখনই সমর্থ হয় না। হর্ষ কাম দর্প ধর্ম ক্রোথ শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই সমস্তই অর্থের আরত্ত। বে সমস্ত ধর্মচারী তাপসের অর্থাভাবে ঐহিক পরে,ষার্থ নন্ট হয়, সেই অর্থ



মেখাচ্ছর দ্বিন গ্রহ যেমন দৃষ্ট হয় না সেইর্প আপনাতে দৃষ্ট ইইতেছে না। বীর! আপনি পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া বনবাসী হইলে অপনার প্রাণাধিকা পদ্পীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে। অতএব আপনি উষান কর্ন, আজ আমি স্বীয় পোর্বে ইন্দ্রজিংকৃত সমস্ত কন্ট অপনোদন করিব। এক্ষণে উথান কর্ন, আপনি স্বীয় মাহাত্মা কি জন্য ব্বিতেছেন না? আজ আমি দেবী জানকীর নিধনজ্যোধে লংকানগরী হস্তান্ব রথ ও রাবণের সহিত এখনই চূর্ণ করিয়া ফেলিব।

ব্যালীতিত্ব লগ ॥ প্রাত্বংসল লক্ষ্মণ রামকে আশ্বাস প্রদান করিতেছিলেন, ইতাবসরে বিভাষণ স্বন্ধানে গ্রুল স্থাপনপূর্বক কুপার উপস্থিত হইলেন। কজ্পস্ত,পকৃষ্ণ যুখপতি-হস্তি-সদৃশ চারিজন ক্রিটো সশস্যে তাঁহাকে বেঘ্টন করিয়া আছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইছে দেখিলেন, রাম লাজ্জিত, শোকে মোহিত ও লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শ্রান এক বাসিরেরাও জ্লখারাকুললোচনে রোদন করিতেছে। তথন বিভাষণ দ্বংখিত হইছে কহিলেন, এ কি? লক্ষ্মণ বিভাষণকে বিষয় দেখিয়া সজ্ল নয়নে কহিলেই সোমা! ইন্দ্রজিং সাতাকে বধ করিয়াছে, আর্য রাম হন্মানের মুখে এই স্থিবাদ পাইয়া হতজ্ঞান হইয়া আছেন।

তখন বিভাষণ লক্ষ্যুণ্ড নীক্য শেষ না হইতেই তাহাকে নিবারণপ্রেক রামকে কহিলেন, রাজন্ 🖔 ইন্মান আসিয়া সকাতরে বাহা কহিয়াছেন আমি সম্দ্রশোষণের ন্যায় তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করি। সীতার প্রতি দ্রোস্থা রাবণের ষের্প অভিপ্রায় আমি তাহা সম্পূর্ণই জানি। সেই কুর্জভিপ্রায় সত্তে সে কখন তাঁহাকে বধ করিবে না। আমি ভাহার শভোকাঞ্চী হইয়া জানকীপরিত্যাগে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তংকালে সে আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। জানকীরে বধ করা দূরে থাক, সাম দান ভেদ ও যুম্প ইহার অন্যতর কোনও উপায়ে কেহ তাঁহার দর্শনও পাইতে পারে না। ইন্দ্রজিং যাহাকে বিনাশ করিরা বানরগণকে বিমোহিত করিয়াছে, নিশ্চয় জানিও সে মায়াময়ী সীতা। আজ ঐ দুম্বীবভাব রাক্ষস নিকুম্ভিলায় আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান করিবে, স্বয়ং অণ্নিদেব স্বরগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইন্দ্রজিং এই কার্**রে** সিন্দিলাভ করিলে যুদ্ধে দুর্ধর্য হইয়া উঠিবে। কার্যক্ষেত্রে বানরেরা কোনরূপ বিঘা আচরণ করিতে না পারে এইটি তাহার অভিপ্রায়, এই জন্য সে এই মায়া প্রয়োগপূর্বক সকলকে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে চল, অয়ভিচারিক হোম সমাপন না হইতেই আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় গমন করি। রাম! তুমি অকারণ সন্তশ্ত হইও না। তোমায় এইর্প সন্তশ্ত দেখিয়া এই সমুস্ত সৈনা যারপরনাই বিষয় হইয়া আছে। তুমি উৎসাহিত হইয়া সূম্থ মনে এই স্থানে থাক। আমরা সসৈন্যে নিকৃষ্ণিভলায় বাইব, তুমি আমাদের সহিত লক্ষ্মণকে প্রেরণ কর। এই মহাবীর ইন্দ্রজিতের বন্ধ্রবিষ্য করিতে পারিকেন। মায়াসিন্ধির ব্যাঘাত ঘটিলেই

সে আমাদের বধ্য হইবে। এক্ষণে লক্ষ্মণের স্কাণিত শর ক্রুবদর্শন পক্ষীর ন্যায় নিশ্চয়ই তাহার রন্তপান করিবে। অতএব স্বরাজ ইন্দ্র মেমন শত্রেধে বজ্পকে নিয়োগ করেন তুমি তদ্পে সেই রাক্ষসের বধোন্দেশে ইহাকে নিয়োগ কর। বীর! ইন্দ্রজিংকে বিনাশ করিতে আজ আর কালবিলন্দ্র করা উচিত নয়। ঐ দ্রাত্মা আভিচারিক কার্য সমাপন করিতে পারিলে সকলেরই অদৃশ্য হয় এবং তাম্ববন্ধন দ্বেগণেরও প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

চজুরশীতিতম দর্গা ॥ রাম বিভীষণের এই সমস্ত বাক্য শোকাবেগে স্কৃপন্ট কিছুই ধারণা করিতে পারিজেন না। পরে তিনি কিণ্ডিং ধৈষ্যবলম্বনপূর্বক উপবিষ্ট বিভীষণকে সর্বসমক্ষে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি এইমার বে-সমস্ত কথা কহিলে আমি প্রবার ভাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বল তোমার কি বন্ধব্য আছে।

বিভাবণ কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি গ্লেমসান্নবেশ বের্প আদেশ দিয়াছিলে আমি কার্লাবলন্দ্র না করিয়া সেইর্পই করিয়াছি। এক্ষণে বানরসৈন্য চতুদিকে বিভক্ত এবং ব্রপতিসকল স্বাবস্থাক্তমে স্থাপিত হইয়ছে। অতঃপর আমার আরও কিছ্র বালবার আছে, শ্না। তুর্বি অকারণ শোকাকুল হইয়ছে দৌখরা, আমাদের মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াতে প্রকরে এবং উদামশীল ও হ্নই ছে। বিশিল্যাগ কর, শত্রর হর্ষবর্ধিনী চিন্তা দুর্বি এবং উদামশীল ও হ্নই ছও। বিদি জানকীর উন্ধার এবং রাক্ষসসংখারে তুর্মার ইচ্ছা থাকে তবে আমার একটি হিতকর কথা শ্রা। এক্ষণে দ্রাখ্যা ইন্দ্রবিধ নিকুন্তিলায় গমন করিয়াছে। লক্ষ্মণ তথায় তাহাকে বধ করিবার জন্য কর্মাদের সমভিব্যাহারে চল্না। রক্ষার বরে বন্ধানির অন্য এবং কামগামী ক্রিব ইন্দ্রভিতের আরন্ত। এক্ষণে সে সমৈনো নিকুন্তিলায় প্রবিক্ট হইয়াছি বাদি তাহার আভিচারিক হোম নির্বিঘা সমাপন হয় তবে জানিও আমর আজ নিন্দরই তাহার হন্তে বিনন্ট হইব। সর্বলোকন্ত্রিভার বিস্থা উপনীত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে পার নাই, এই অবন্থায় বাদি কেহ তোমাকে সমন্ত্র নির্দিণ্ট করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তুমি মহাবল লক্ষ্যণকে নিরোগ কর। ইন্দ্রভিৎ ই'হার শরে বিনন্ট হইলে জানিও রাবণ স্ব্যুদ্রাণকে নিরোগ কর। ইন্দ্রভিৎ ই'হার শরে বিনন্ট হইলে জানিও রাবণ স্হুদ্রগণের সহিত বিনন্ট হইল।

রাম কহিলেন, বিভীষণ! আমি সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের মায়াবল বিলক্ষণ জানি। বন্ধার শরে বন্ধানির অস্ত্র যে তাহার আয়ন্ত আছে এবং সে যে তল্দনারা দেবগণকেও বিচেতন করিতে পারে আমি ইহাও জানি। আকাশে ঘোরতর মেঘাড়ন্বর হইলে বেমন স্থেরি গতি দৃষ্ট হয় না, সেইর্প ইন্দুজিং যখন রথারোহণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে তথন তাহার গতি কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না, আমি ইহাও জানি।

রাম বিভীষণকে এই বলিয়া কীতিমান লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! তুমি মহাবীব হন্মান, ঋক্ষপতি জাম্ববান প্রভৃতি যুখপতি ও সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সেই মায়াবী দ্বাজাকে বধ করিয়া আইস। বিভীষণ মায়াবোধে সমর্থ, এক্ষণে ইনিই সচিবগণের সহিত ভোষার অনুগমন করিবেন।

তথন ভীমবিক্রম লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অন্য এক উৎকৃষ্ট ধন্ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সর্বশরীরে বর্ম, বামহন্তে ধন্, ত্ণীরে শর ও

প্রেষ্ঠ খন্ধ। তিনি রামের পাদস্পর্শ করিয়া হ্র্ণ্ডমনে কহিলেন, আজ আমার শর শরাসনচ্যত হইয়া হংসেরা যেমন প্রকরিণীতে পড়ে সেইর্প লঙ্কায় গিয়া পড়িবে। আজ আমার শর নিশ্চয়ই সেই প্রচন্ড রাক্ষসের দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।

লক্ষ্যণ এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। রাম জয়লাভার্থ তাঁহাকে আশার্বাদ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্যণ ইন্দ্রজিংকে বধ করিবার জন্য শীন্ত নিকৃষ্ণিভলায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষ্যরাজ বিভীষণ চারিজন অমাত্রের সহিত এবং মহাবার হন্মান সহস্র সহস্র বানরের সহিত উহার সমাভিব্যাহারী হইলেন। লক্ষ্যণ যাত্রাকালে পথিমধ্যে দেখিলেন, এক স্থানে ভল্ল্যকসৈন্য সমবেত হইয়া আছে। পরে কিয়ংদ্র গিয়া আর এক স্থলে দেখিলেন, অদ্বরে রাক্ষ্যসৈন্য ব্যহিত রহিয়াছে। ইন্দ্রজিং তখনও নিকৃষ্ণিভলায় প্রবেশ করে নাই। লক্ষ্যণ সেই মারাময় বারকে ক্রনার নির্দেশক্ষমে জয় করিবার জন্য বিভাষণ, অল্যণ ও হন্মানের সহিত তথায় দাঁড়াইলেন। রাক্ষ্যসৈন্য বিবিধ নির্মাল অন্ত্রণন্ত্র দাঁড়িইলেন। রাক্ষ্যসৈন্য বিবিধ নির্মাল অন্ত্রণন্ত্র দাঁড়িইলেন। রাক্ষ্যসৈন্য বিবিধ নির্মাল অন্ত্রণন্ত্র দাঁড়িইলেন। রাক্ষ্যসৈন্য বিবিধ নির্মাল অন্ত্রণত্বে দাঁড়িবলৈন। প্রাক্ষ্যসেন্ত ভর্মুক্র। লোকে বেমন গভার অন্ধ্রকারে প্রবেশ করে মহাবার লক্ষ্যণ সেইর্পে ঐ শত্রেননামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চাশীভিজ্ঞ স্বৰ্গ ॥ এই অবসরে রাক্ষসরাজ বিভাষণ লক্ষ্মণকে শন্ত্র অহিতকর কার্যসাধকবাক্যে কহিলেন, বার! ঐ বে অদ্রে মেঘশামল রাক্ষসসৈন্য দেখিতেছ, তুমি শীঘ্র বানরগণের সহিত উহাদের যুন্ধপ্রবর্তনা করিয়া দেও। তুমি উহাদিগকে ছিল্লভিল্ল করিতে যন্ত্রবান হও। উহারা ছিল্লভিল্ল হইলে ইন্দ্রজিং নিশ্চয়ই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে অভিচার হোম যাবং সম্পন্ন না হইতেছে তাবং তুমি শরব্দিট সহকারে শীঘ্র রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হও। দ্রাঝা সর্বলোকভয়াবহ ইন্দ্রজিং অধামিক য়ায়াবী ও জুরকর্মা। বার! তুমি তাহাকে বিনাশ কর।

অনশ্তর লক্ষ্মণ যুক্ষ আরক্ষ্য করিলেন। বানর ও ভল্লাকেরা বৃক্ষহস্তে রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। রাক্ষসেরাও উহাদিগের বিনাশোলেশে শাণিত শর অসি শক্তি ও তোমর ধাইয়া মহাবেগে চলিল। উভয়পক্ষে তুম্ল যুক্ষ উপস্থিত। বীরনাদে লব্দা নিনাদিত হইতে লাগিল। বিবিধাকার শক্ষ শাণিত শর বৃক্ষ ও উদ্যত গিরিশ্বেগ আকাশ আচ্ছ্যে হইয়া গেল। বিকৃতম্থ বিকটবাহ্য রাক্ষসেরা বানরগণকে শরাঘাতপূর্বক উহাদের মনে ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। বানরেরাও ভয় প্রদর্শনপূর্বক বৃক্ষশিলা দ্বারা উহাদিগকে সংহার আরদ্ভ করিল।

ইত্যবসরে ইন্দ্রজিং স্বাসেন্য পর্নিড়ত ও বিষয় শ্নিরা আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান না হইলেও গাব্রোখান করিল এবং নিকুস্ভিলাক্ষেত্রের ঘনীভ্ত ব্ক্লের অন্ধকার হইতে নিগতি হইয়া ভোধভরে প্র্যোজিত স্ক্রিজ্জত রথে আরোহণ

করিল। উহার দেহ কল্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণ, নেরন্থর আরম্ভ এবং হস্তে ভীষণ শর ও শরাসন। তংকালে ঐ ভীষম্তি মহাবীর, সাক্ষাং কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে রাক্ষসগণ ইন্দুজিংকে রথার্ড় দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত যুন্ধ করিবার জন্য প্নর্বার উৎসাহিত হইল। উভয়পক্ষে তুম্ল সংগ্রাম উপস্থিত। হন্মান ইন্দুজিংকে বৃক্ষপ্রহার করিলেন এবং প্রলয়াগনবং জোধে প্রস্কৃতিত হইয়া রাক্ষসগণকে দশ্য ও বৃক্ষাঘাতে হতচেতন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও উহাকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিল। শ্লধারী শ্ল, আসধারী আস, শান্তধারী শন্তি ও পট্টিশধারী পট্টিশ ন্বারা উহাকে প্রহার করিতে লাগিল। চতুদিক হইতে উহার মন্তকে গদা, পরিষ, স্মুদর্শন কৃষ্ত, শত্যাী, লোহম্ন্গার, যোর পরশ্ব ও ভিল্পোল নিক্ষিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দুজিং দ্ব হইতে তুম্ল যুন্ধ দেখিয়া সার্বাথকে কহিল, স্তুত! যথায় হন্মান নিভারে যুন্ধ করিতেছে তুমি শীল্প তথায় রথ লইয়া চল। ঐ বীর উপেক্ষিত হইলে নিশ্চয় সমন্ত রাক্ষসকে ধরংস করিবে।

অনশতর সার্রাথ ইন্দ্রজিংকে লইরা হন্মানের নিকটেশ হইল। ইন্দ্রজিং সমিহিত হইয়া উ'হাকে খজা পট্টিশ ও পরশ্ব প্রহার আরম্ভ করিল। হন্মান অকাতরে তংকৃত প্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধভরে কহিলেই রে নির্বোধ! যদি তুই প্রকৃত বীর হইস তবে যাখ কর। আজু তোরে প্রাচি প্রাণে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এক্ষণে আয়, আমার সহিত ব্যাদ্রিটেশ প্রবৃত্ত হ। তুই রাক্ষসক্লের প্রেন্ট, আজু আমার বেগ একবার সহিয়া ক্রিছ।

হইবে না। এক্ষণে আরা, আমার সহিত ব্যালারিটেশ প্রবৃত্ত হ। তুই রাক্ষসকুলের প্রেন্ড, আজ আমার বেগ একবার সহিয়া দেওঁ। ইত্যবসরে বিভীষণ লক্ষ্যণকে কহিলেন, বীর! বে ইল্ফেরও জেতা ঐ সেই রাক্ষস রথোপরি অবস্থানপূর্বক হর্মেনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি প্রাণাশ্তকর ভাষণ শরে ইইনেক বিনাশ কর।

লক্ষ্মণ এইর প অভিহিত ইইয়া ঐ পর্বতাকার ভীমবল মহাবীরকে খন খন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলের।

ষড়শীতিতম দর্গ ॥ অনন্তর বিভাষণ ধন্ধর লক্ষ্যণকে লইয়া হৃত্যানে পরিত-পদে চলিলেন। কিয়ন্দ্রে গিয়া নিকুন্তিলার প্রবেশপ্রেক লক্ষ্যণকে বাগস্থান দেখাইলেন এবং নীলমেঘাকার ভীমদর্শনি বটব্ক প্রদর্শনিপ্রেক কহিলেন, লক্ষ্যণ! ঐ স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিং ভ্তগণকে উপহার দিয়া পশ্চাং যুম্থে প্রবৃত্ত হয় এবং এই আভিচারিক কার্যবিলে অন্যের অদ্শ্য হইয়া, শার্গণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। এখনও ঐ মহাবীর বটম্লে বায় নাই। এই সময়ে তৃমি প্রদীপত্ত শারে অশ্ব রথ ও সার্থির সহিত উহাকে বধ কর।

তখন লক্ষ্যণ শরাসন বিশ্ফারণপূর্বক দন্ডায়মান হইলেন। ইন্দ্রজিং আনিবং উম্জ্বল রথে নিরীক্ষিত হইল। লক্ষ্যণ ঐ দৃ্র্জের বীরকে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি তোমার বৃদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তুমি এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনশ্তর ইন্দ্রজিং তথার বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া কঠোর বাক্যে কহিতে কাগিল, রে নির্বোধ! তুই এই স্থানে জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিল। তুই আমার পিতার সাক্ষাং দ্রাতা, বলা এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া, কির্পে দ্রাতৃষ্পন্ত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি। রে ধর্মদ্রোহি! সৌহার্দ, জাতাভিমান, সোদরত্ব ও ধর্ম তোর কার্যাকার্মের

নিয়ামক নয়। তুই যখন আত্মীয় স্বন্ধনকে পরিত্যাগপ্রেক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল তখন তুই অতিমান্ত শোচনীয় ও সাধ্জনের নিন্দনীয় দলেহ নাই। কোথায় স্বজনসংপ্রব আর কোথায়ই বা পরসংপ্রব; তুই নির্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহা ব্রিতে পারিস না। পর যদি গ্লেবান হয় এবং স্বজন যদি নিগ্রেও হয় তাহা হইলে ঐ নিগ্রেণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পর মে সে পরই। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিতাগে করিয়া পরপক্ষকে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ কয় হইলে পশ্চাং পরপক্ষ ন্বায়া বিনন্দ হয়। রে রাক্ষস! তুই আমাদের আপনার জন, আমায় বয় করিতে তাের য়ের্প নির্দয়তা, আয় এই কার্মে তাের য়ের্প য়য়, ইহা তন্বাতীত আয় কে করিতে পারে?

তখন বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! তুমি কি আমার স্বভাব জান না? বৃথা কেন এইর্প গর্ব করিতেছ? তুমি অসাধ্যু পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার্থ এই রুক্ষভাব দূরে করা তোমার কর্তব্য। আমি যদিও জুর রাক্ষসকুলে জন্মিয়াছি কিশ্তু যাহা মান্ধের প্রথম গণে সেই রাক্ষসকুলদ্র্লভ সত্তই আমার স্বভাব। আমি কোন দার্ণ কার্যে হাল্ট হই না এবং অধর্মেও আমার অভিরুচি নাই। বংস! বল দেখি, দ্রাতা বিষমশীল হইলেও কি দ্রাতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? যে ব্যক্তি অধামিক ও পাপমতি কর্মশ্বত স্ক্তি ন্যার তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সুখ হইতে পারে। পরস্বাপহারী ও পর্ব্তাদ্যক ব্যক্তি জনলত গৃহবং সর্বতোভাবেই ত্যাজ্য। যে দ্রাজ্যা পরস্বাপহারী ও পরস্বাদ্যকা রত এবং যাহার জন্য সূত্র্দগণের সর্বদাই শণকা ক্র তে দায়ই বিনক্ত হইয়া থাকে। একণে ভাষণ খবিহত্যা, দেবগণের সহিত হৈছিল, অভিমান, রোষ, ও প্রতিক্লতা এই করেকটি দোষ আমার দ্রাতা রাব্তিক ধনে প্রাণে নন্ট করিতে বসিয়াছে। মেঘ যেমন পর্বতকে আছেল করে মেটির প এই সমস্ত দোষ তাহার যাবতীয় গুণ আছেল করিয়া ফেলিয়াছে । রাবণকে ত্যাগ করিবার ইহাই প্রকৃত কারণ। এক্ষণে এই লংকাপ্রী, ভূমি ও রাবণ তোমরা সকলে অচিরাং ছারখার হইয়া ষাইবে। তুমি অভিমানী দুবিনীত ও বালক, তোমার মৃত্যু আসল, একণে যা তোমার ইচ্ছা আমাকে বল। তুমি পূর্বে যে আমরে প্রতি কট্ডি করিয়াছিলে সেই কারণেই আজ এই স্থানে ঘোর বিপদে পড়িয়াছ। এক্ষণে বটম্লে প্রবেশ করা ভোমার পক্ষে দৃষ্কর। আজ তুমি লক্ষ্মণের সহিত বৃষ্ধ কর, ই'হার হস্তে আজ্ঞ আর তোমার নিস্তার নাই। তুমি দেহাস্তে বমালয়ে গিয়া দৈব কার্য করিবে। তুমি স্ববিক্তম দেখাইয়া সঞ্চিত সমস্ত শরই বায় কর, কিন্তু আঞ্চ সসৈন্যে প্রাণ কইয়া কিছুতেই ফিরিতে পারিবে না।

সশ্তাশীতিতম সগা । ইন্দ্রজিং বিভীষণের এই সমস্ত বাক্যে ক্রোধাবিন্ট হইয়া উথিত হইল। উহার হস্তে খলা ও অন্যান্য অস্থান্য। ঐ কালকলপ মহাবীর কৃষ্যান্বযুক্ত সুসন্দ্রিত রথে আরোহণ করিল এবং মহাপ্রমাণ স্কৃত্ ধন্ ও ভীষণ শর গ্রহণপূর্বক দেখিল সম্মুখে লক্ষ্যণ মহাকায় হন্মানের প্রতি উদয়গিরি-



শৈখরদথ স্থের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেখিয়া ক্রোধভরে উ'হাদিগকে কহিতে লাগিল, আজ তোমরা আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ কর। আজ তোমরা মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায় ন্যামার শরাসনের শরধারা সহ্য কর। অগ্নি বেমন ত্লারাশিকে দংশ করে সেইর্প আমি আজ তোমাদিগকে শরানলে দংশ করিব। আজ আমি তোমাদের সকলকেই শ্ল শাস্ত ঋণিত ও স্তাক্ষ্য শরে বমালরে পাঠাইব। আমি বখন ক্ষিপ্রহতে শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব এবং মেঘবং গদভার রবে প্নঃ প্রাঃ গর্জন করিতে থাকিব তখন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার সম্মুখে তিন্ঠিতে পারিবে। রে লক্ষ্যণ! প্রে সেই রাত্তিবৃদ্ধে তোরা দ্রুইজন আমার বজুকলপ শরে সমরসহায় বারগণের সহিত বিচেতন হইয়া শয়ন করিরাছিল এখন কি আর তোর সে কথা মনে নাই। আমি সপের ন্যার ক্রোধাবিষ্ট, তুই বখন আমার সহিত বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিস তখন ক্রিছিছেই আজ বমালয়ে যাইবি।

অনশ্তর লক্ষ্মণ জোধাবিন্ট হইরা নির্ভারে বিশেন, রাক্ষপ! তুমি কথামার যে কার্য সহজ বলিয়া ব্যবিতেছ তাহা বস্তৃত্ত ব্রুক্তর। যে ব্যক্তি স্বার পোর্থের কোন কার্যের পারগামী হন তিনিই ব্যক্তির বিশ্বের নির্বোধ! তুই অক্ষম, যে কার্য নিতাশত দ্বঃসাধ্য তুই কেবল কথাসার তিশ্বিষরে আপনাকে কৃতকার্ব বোধ করিতেছিস। তুই তখন রণশ্বলে ক্রেটেই ত হইরা যে কাজ করিয়াছিলি সেইটি তল্করের পথ, বারের নহে। ব্যক্তি এই আমি তোর সম্মুখে দাড়াইলাম, তুই আজ আমায় স্বীয় বলবিক্তি ক্রিক্তি স্বান কর। ব্যা গর্বে কি হইবে?

তথন মহাবল ইন্দ্রজিং শরাসন আকর্ষণপূর্বক লক্ষ্যণের প্রতি স্থাণিত শর পরিতাগে করিল। সপরিবর্ধর দঃসহ শরসকল পরিতার হইবামার সপেরা বেমন স্থাহি নিঃশ্বাস ফেলিয়া দংশন করে সেইর্প লক্ষ্যণের দেহে গিয়া পড়িল। লক্ষ্যণ অতিমার শরবিশ্ব ও রক্তাক্ত হইয়া বিধ্যা বহিন্ন ন্যায় শোভা পাইঙে লাগিলেন। তথন ইন্দ্রজিং আপনার এই বীরকার্য প্রত্যক্ষ করিয়া সিংহনাদপ্র্বক লক্ষ্যণকে কহিলেন, রে লক্ষ্যণ! আজ এই প্রাণান্তকর খরধার শরসকল তোর প্রাণ হরণ করিবে। আজ শোন গ্রাপ্ত শ্গোলেরা তোর মৃতদেহে গিয়া পড়িবে। তুই ক্ষরিয়াধ্য ও নীচ। তুই দ্যোতি রামের ভক্ত ও অনুরক্ত ভ্রাতা। সে তোরে আজই আমার শরে বিনন্ট দেখিবে। সে আজই তোর বর্ম শ্থলিত, ধন্ কর্দ্রন্থ ও মুস্তক দ্বিখণ্ড দেখিবে।

তখন লক্ষ্যণ জোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! তুই গর্ব করিস না, ব্যা কি কহিতেছিস, কার্বে পৌরুষ প্রদর্শন কর। তুই কার্বে পৌরুষ না দেখাইয়া অকারণ কেন আত্মন্তার করিতেছিস। এখন তুই এমন কোন কার্বের অনুষ্ঠান কর যাহাতে আমি তোর ঐ মুখভারতীতে আম্থা করিতে পারি। রাক্ষস! দেখা, আমি কঠোরবাকো তোরে কিছুমার তিরুক্ষার বা বৃখা আত্মন্তাধা না করিয়া এখনই তোকে বধ করিতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ পাঁচটি বাণ সন্ধানপূর্বক ইন্দ্রজিতের বক্ষে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ জ্বলম্ভ সপেরি নায়ে পতিত হইয়া উহার বক্ষে সূত্রবিম্মরং শোভা পাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রজিৎ অতিমান কোধা-দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~ বিষ্ট হইরা উঠিল এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া স্থানিত তিন শর প্রয়োগ করিল। উ'হারা পরস্পর জিগীযাপরবশ হইয়া ঘোরতর বৃষ্ধ করিতেছেন। ঐ দ্বই বীর অপ্রতিদ্বন্দ্রী ও দ্বর্জায়। উ'হারা অন্তরীক্ষণত দ্বহিটি গ্রহের ন্যার ইন্দ্র ও ব্রাস্ক্রের ন্যায় এবং অরণ্যের দ্বহিট সিংহের ন্যায় ঘোরতর ষ্ম্ম করিতে লাগিলেন।

পরিত্যাগপ্র্ব ইন্দ্রজিতের প্রতি শর পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ উ'হার শরাসনের উণ্কারশন্দে অতিমার তাঁত হইয়া বিবর্ণ মুখে শ্ন্য দ্গিতি উ'হার প্রতি চাহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভাগণ উহার এইর্প অবস্থান্তর দেখিয়া মুখপ্রব্ লক্ষ্যণকে কহিলেন, বার! আমি ইন্দ্রজিতের মুখমালিন্য প্রভৃতি নানার্প দ্র্লকণ দেখিতেছি। একণে উহার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপান্থিত। তুরি উহাকে বধ করিবার জন্য একট্ সম্বর হও। তখন মহাবার কক্ষ্যণ উহার প্রতি তাক্ষ্যবিষ সর্পের ন্যায় ভাষণ শর নিকেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্যণের ঐ বন্তুস্পর্শ শরে আহত হইয়ায়ায় মুহ্ত্কাল বিশ্লেছিত হইয়া রহিল। উহার ইন্দ্রিসকল বিবল ও অবসম হইয়া পড়িল। পরে কিন্দ্রের কর্মানের নিকটপ্র হইয়া রাহিল। উহার রামার্নণ লোচনে কঠোরবাকো প্রেবার ক্রিছিল ক্রিক্তি কার্যান নাই? তৎকালে তুই ও রাম উভয়ে ঘোর নাগপালে কথা হইয়াছিলা। বল্ আজ আবার কোন্ সাহসে বৃশ্ধ করিতে আসিয়াছিল। আম্বর্ছ ক্রিক্তিন। বল্ আজ আবার কোন্ সাহসে বৃশ্ধ করিতে আসিয়াছিল। আম্বর্ছ ক্রিক্তিন। বল্ আজ আবার কোন্ সাহসে বৃশ্ধ করিতে আসিয়াছিল। আম্বর্ছ ক্রিক্তিন। বল্ আজ আবার কোন্ সাহসে বৃশ্ধ করিতে আসিয়াছিল। আম্বর্ছ ক্রিক্তিন। বল্ আজ আবার কোন্ সাহসে বৃশ্ধ করিতে আসিয়াছিল। আম্বর্ছ ক্রিক্তিন। বল্ আজ আবার কোন্ সাহসে বৃশ্ধ করিবতে বাসিয়াছিল। আম্বর্ছ ক্রেক্তির অধনই তাহা দেখাইতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রাঞ্জৎ সাত শরে লক্ষ্যুণকে, দশ শরে হনুমানকে এবং শত শরে দ্বিগাণ ক্লোধের সহিত বিভীষণকে বিষ্প করিল। লক্ষ্যণ ইন্দ্রজিতের এই বিক্লম অকিণ্ডিংকর বোধে উপেক্ষা করিলেন এবং নিতাংত নির্ভায় হইয়া হাস্যমুখে উহার প্রতি শর্মানক্ষেপপূর্ব ক কহিলেন, রাক্ষ্স ! তোমার শর যারপরনাই লয়, ও স্বান্প্রল। উহা আমার শরীরে বিলক্ষণ সংখদ বোধ হইল। ফলতঃ প্রকৃত বীরেরা রণস্থলে এইরূপ অপ্রথর শর কদাচ প্ররোগ করেন না। আর ডোমার नााग्न वीरतवाल यान्याची इरेबा वनम्थल कमाठरे आरंगन ना। এर विनया মহাবল লক্ষ্যণ ক্লোধভরে উহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তলিক্ষিণ্ড শরে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণকবচ ছিম্নভিম হইয়া আকাশচ্যত তারকারাজির ন্যায় রখগভে স্থালত হইরা পড়িল। উহার সর্বাণ্য ক্ষতবিক্ষত। মে রস্তান্ত দেহে প্রাতঃস্থাবং নির্মিক্ষত হইতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্যণের প্রতি শরক্ষেশে প্রবৃত্ত হইল। তার্মাক্ষত শরে লক্ষ্যণের কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। একজনের প্রহার ও অপরের প্রতিপ্রহার। প্রান্তিনিকখন উভয়ের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে। ক্রমশঃ বৃন্ধ তুম্ল হইয়া উঠিল। দুই জনের সর্বাঞ্য ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তান্ত। দুই জনই সমর্যবশারদ। দুই জনই সুশাণিত শরে দ্বাই জনকে বিষ্ণ করিতেছেন। ঐ দ্বাই ভীমবিক্রম বীর জয়লাভে যতুপর এবং পরস্পরের শরজালে আছেল। উভয়ের বর্ম ও ধঞ্জদণ্ড খণিডত। প্রদ্রবদ

হইতে জল যেমন নিঃসূত হয় সেইরপে উ'হাদের দেহ হইতে উষ্ণ শোণিত নিঃসূত হইতে ল্যাগল। আকাশে ষেমন নীল নিবিড মেঘ ভীমরবে বারিধারা বর্ষণ করে সেইর প উ'হারা সিংহনাদপূর্ব ক অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উ'হাদের অস্ত্রজালে অন্তরীক্ষ আছেল হইয়া গেল। এই ঘোরতর যুক্ষ বহুক্ষণ হইতে नाशिन किन्तु थे प्रे नौत किन्दु एउटे क्रान्छ ও युस्थ नत्राध्या देखन ना। উ'হাদের অস্ত্রপ্রাগনৈপন্ন্য ব্যতিক্রমশন্য ও অস্ত্রত ; উহাতে ক্ষিপ্রতা বৈচিত্রা ও সৌন্দর্য লক্ষিত হইতে লাগিল। উ'হাদের ভীষণ সিংহনাদ ঘন ঘন শ্রত इरेटाइ ; উरा **मात्र्य रक्क्स्यनित नात्र अस्मात्र र**्रकम्भ क्रमारेट माभिन। পরস্পরের শর পরস্পরের দেহভেদপর্বেক রক্তান্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। অনেক শর অন্তরীক্ষে শাণিত শাস্তে বিষট্টিত, অনেকগালি ভান ও অনেকগালি খণিডত হইতে লাগিল। লমশঃ যজে বেমন কুশশ্তুপ দূৰ্ট হয় সেইর্প ঐ রণক্ষেত্রে ঘোর শরুত্পে দৃষ্ট হইল এবং ইন্দুঞ্জিং ও লক্ষ্যুণের ক্ষতবিক্ষত দেহ অরণ্যে কুস্মিত নিম্পত্র কিংশ্কে ও শাল্মলী ব্যক্ষের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। উ'হাদের সর্বাঞ্চে শরসকল প্রবিষ্ট, তাল্লবন্ধন উ'হারা সঞ্জাতবৃক্ষ পর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইঙ্গেন। উত্থাদের দেহ শরে শরে আচ্চন্ন এবং রক্তাক, সতুতরাং তংকালে উহা জ্বলন্ত বহিন্দ ন্যায় শোভা পাইতে ব্রহিগুল।

একোননৰভিতম সর্গ ॥ মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রিস্ট্রভিং মন্ত মাতপের ন্যার পরস্পর জিগাীব, হইরা ছোরতুর বৃশ্ব করিতেছেন ভিচাবসরে মহাবল বিভীরণ বৃশ্বদর্শনাখী ছইয়া রণন্থলে দাঁড়াইলেন এবং শরুষ্টেই বিস্ফারণপূর্বক প্রতিপক্ষের প্রতি স্তীক্ষ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উত্তম বন্ধ বেমন পর্ব তসকল বিদীর্ণ করে সেইর,প উ'হার ঐ সমস্ত অণিনস্পর্য নিক্ষিণত হইবামাত্র রাক্ষসদেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং উ'হার চারিজ্ন অন্চরের শ্ল অসি ও পট্টিশে রাক্ষসগণ ছিমডিম ছইতে লাগিল। তংকালে বিভাষণ ঐ করেকটি অন্তরে পরিবৃত হইয়া গবিত করিশাবকের মধ্যগত হস্তীর ন্যার অতিমাত্ত শোভা ধারণ করিলেন। অনস্তর তিনি যুম্পপ্রবৃত্ত বামরগণকে উ<mark>ংসাহ প্রদানপর্বেক তং</mark>কালোচিত বাকো কহিলেন, বীরগণ! এই একমাত্র ইন্দুজিং রাক্ষসরাজ রাবদের প্রম আগ্রন্থ, আর তাহার সৈন্যও এতাবন্দাত অবশিষ্ট ; এই সময় তোমরা কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া আছ । এই পাপাত্মা ইন্দ্রজিং বিনন্ট হইলে রাবণ বাতীত সমস্ত রাক্ষসবীর নিঃশেষে নিহত इट्ला एस्थ, श्वरूष्ठ, निकृष्ठ, कृष्ठकर्ग, कृष्ठ, श्वाक, कप्यामानी, भराभानी, তীক্ষাবেগ, অশনিপ্রভ, সাম্ভয়া, বক্সকোপ, বক্সদংদ্ম, সংস্থাদী, বিকট, অরিমা, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজন্ম, জন্ম, অণিনকেডু, দুর্ধর্য, রণিমকেডু, বিদ্যুদ্জিহ্ব, ন্বিজিহ্ব, সূ্র্যশির্, অকম্পন, সম্পাশ্ব, চক্তমালী, কম্পন, সত্ত্বস্ত এবং দেবাশ্তক ও নরাশ্তক—তোমরা এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ। ভোমরা বাহমুদ্বয়ে মহাসাগর লব্দন করিয়াছ, এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গোল্পদ লক্ষন কর। সম্মুখে যাহা দেখিতেছ অতঃপর কেবল এতাবন্মাত জয় করিতে অবশিষ্ট। ইন্দুজিং আমার <u>ভ্রাতৃষ্পত্রে,</u> ইহাকে বিনাশ করা আমার অন,চিত, তথাচ আমৈ রামের জন্য দর্যা মমতা পরিত্যাগপূর্বক ইহাকে বধ করিব। আমি ইহার বধাখী, কিন্তু শোকাশ্র, আমার দুণ্টি অবরোধ করিতেছে, স্তরাং এই লক্ষ্মত ইহাকে বধ করিবেন। বানরগণ! তোমরা সমবেত হইয়া ইন্দ্রজিতের। সন্নিহিত অন্করগণকে অগ্রে বিনাশ কর।

বানরের ষশ্যনী বিভাষণের বাক্যে ষারপরনাই হুন্ট হইয়া ঘন ঘন লাগন্ত্র কাঁপাইতে লাগিল এবং মেঘদর্শনে ময়্র ষেমন নানার্প রব করে সেইর্প রব করিতে লাগিল। ইতাবসরে মহাবীর জাম্বান ভল্ল্কসৈন্যে বেণ্টিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভল্ল্করো নখ দল্ত ও শিলা ম্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরাও নিভায়ে জাম্বানকে ভংসনা করিয়া স্তাক্ষা পরশা, পাট্রণ, যান্টিও তোমর প্রহার করিতে লাগিল। ক্রমশাং বৃদ্ধ তুম্ল হইয়া উঠিল। ইতাবসরে মহাবীর হন্মান লক্ষ্যণকে প্রতাদেশ হইতে অবরোপণ এবং ক্রেমভরে এক শৈলশাপা উৎপাটনপর্বক রাক্ষ্যগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ইল্রাজিংও প্রন্বার কক্ষ্যণের প্রতি ধাবমান হইল। উভরের ঘোরতর যান্ধ উপস্থিত। উহরো পরস্পরের শরে আছ্ছা এবং বর্ষাকালে স্বর্য ও চন্দ্র যোনত ও অদ্শা হন সেইর্প উহারা শরজালে প্রার্থ প্রন্থ যান্ত ও অদ্শা হন সেইর্প উহারা শরজালে প্রার্থ প্রার্থ রাজ্ত বিত্ত লাগিলেন। তংকালে উহারে শরগ্রহণ, শরস্কান, ধনঃগ্রহণে হস্তপরিবর্তন, শরক্ষেপ, শর আর্কর্য ইয়া শর্মাকারে আহ্ত ও নার্মা। সামস্ত কার্য ক্ষিপ্রহস্ততানিক্ষন কেইই হতাক্ষ করিতে পারিল না। শরে শরে অন্তর্মীক আছ্লা ; সমস্ত পদার্থই অনুষ্ঠা স্বর্ণার আব্ত ও নার্মা। সামস্তই ভরকর ইইয়া উঠিল। এদিকে ক্রেই অস্তামত ইইয়াছেন। চতুর্দিক ঘোর অন্যকারে আব্ত। অসংখ্য রক্তন্ত্র ক্রিকে লাগিল। মাংসাশা দার্ণ গ্রাদি শক্ষী র্ক্তন্তরে তাংকার করিতেছের ক্রিকে প্রতি লাগিল। মাংসাশা দার্ণ গ্রাদি শক্ষী র্ক্তন্তরে চাংকার করিতেছের ক্রিকে এই খোর উৎপাত দর্শনে অনুস্ত বিলিয়া জাবলার সম্ভত্ত ক্রির্ণার এই খোর উৎপাত দর্শনে স্বর্ণত ক্রিকার করিবেরের ক্রিকে লাগিলেন।

ইতাবসরে মহাবার ক্রিপ্ত ইন্দুজিতের কৃষ্ণার স্বর্ণালক্ত চারিটি অব্ব চার শরে বিশ্ব করিলেন পরে সার্থিকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণখিচিত স্নাণিত বছ্রুকলপ ডল্যান্য আকর্ষ আকর্ষণপূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। ডল্ল পরিত্যন্ত হইবামান্র জ্যা-আকর্ষণজ্ঞ তলশন্দে নিনাদিত হইরা তংক্ষণাৎ সার্থির শিরণেছদন করিল। তখন ইন্দুজিৎ স্বরংই সার্থ্যে নিব্রু হইল। তংকালে এই ব্যাপার সকলের চক্ষে অতিমান্ত কৌতুককর হইরা উঠিল। যখন ইন্দুজিৎ সার্থ্যে নিব্রুত্ত তখন উহার প্রতি লরবৃণ্টি ইইতেছে এবং যখন ধন্ধরিণপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত তখন উহার অন্বের উপর শরপাত ইইতেছে। ঐ সমর লক্ষ্যণ ঐ মহাবারকে নিভাকিবং বিচরণ করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্তহন্তে অতিমান্ত শর্বিশ্ব করিতে লাগিলেন। ইন্দুজিতের সমরোৎসাহ নির্বানপ্রার। সে ক্রমণঃ বিষয় হইতে লাগিল। তন্দুন্টে যুখপতি বানরগণ হুন্টমনে লক্ষ্যণের ভ্রুসী প্রশংসা আরম্ভ করিল।

অনশ্তর প্রমাথী, রভস, শরভ, ও গশ্ধমাদন এই চার জন বানর অধীর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ভীমবিক্রমে মহাবেগে ইন্দুজিতের ঐ চারিটি অধ্বর উপর গিয়া পড়িল। অন্বসকল আক্রান্ত ও পীড়িত। উহাদের মুখ দিয়া রক্তব্যন হইতে লাগিল। পরে ঐ সমস্ত বানর ঐ চারিটি অন্বকে ব্য করিয়া প্নবার লক্ষ্যণের নিকট উপস্থিত হইল। ইন্দুজিতের অন্য ও সার্মি বিন্টা। সে রখ হইতে অবতরণ এবং লক্ষ্যণের প্রতি শর বর্ষণপূর্বক ধাবমান হইল। লক্ষ্যণও ঐ পাদচারী বীরকে প্নাং প্রাঃ শরপ্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নৰভিত্তম দগাঁ ॥ ইন্দ্ৰজিং ভ্তলে দন্ডায়মান। সে ক্লোধাবিদ্য ও দ্বতেকে প্ৰজ্বলিত। 
ঐ মহাবীর এবং লক্ষ্মণ উভয়ে বন্য হস্তীর ন্যায় জয়শ্রী লাভের জন্য সম্মুখ্যম্প করিতেছেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্য ঘোরতর যুন্থে প্রবৃত্ত। উহারা দ্ব-দ্ব অধিনায়ককে তিলাধাঁ পরিত্যাগ করিল না। প্রত্যুত তংকালে সকলে ইতস্ততঃ হইতে একয় মিলিতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিং রাক্ষসগণকে প্রশংসাবাক্যে প্র্লাকত করিয়া হ্র্টমনে কহিল, রাক্ষসগণ! এখন চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, আত্মপর কিছ্মই বোধগম্য হইতেছে না। এই সময়ে তোময়া বানরগণকে মুন্ধ করিবার জন্য নির্ভায়ে যুন্ধ কর। আমিও ইতিমধ্যে রথ লইয়া প্রত্যাগত হইতেছি। বানরেয়া আমার সহিত যুন্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহাতে আমার নগরপ্রবেশে ব্যাঘাত না দেয়, তোময়া তাহাই করিও।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিং বানরগণকে বঞ্চনাপ্রিক লংকাপ্রীতে প্রবিষ্ট হইয়া
এক স্সান্তিজত রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ প্রাস আস ও শরে পরিপ্র্ণ,
উৎকৃষ্ট অন্বে ফ্রেজিত এবং হিভোপদেন্টা অন্বশাস্ত্রজ্ঞ সার্রাথ ন্বারা আধিষ্ঠিত।
ইন্দ্রাজিং রাক্ষসবীরে পরিবৃত্ত ও মৃত্যুমোহে আকৃষ্ট হইয়া লংকা হইতে বহিপতি
হইল এবং বেগগামী অন্বের সাহায্যে শীন্তই রণস্থলে উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ,
বিভাষণ ও বানরগণ ঐ ধীমানকে প্রবর্ষে রথক্য দেখিয়া উহার ক্ষিপ্রকারিতায়
অত্যুক্ত বিক্ষিত হইলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিং জোধাবিষ্ট হইরা বানরব্ধে 🙀 ইন্ত হইল। বানরেরা উহার ভীমবেগ নারাচ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজার্মি বেমন প্রজাপতির শরণাপার হয় সেইরপে লক্ষ্মণের শরণাপত্র হইতে লাপিব তথন লক্ষ্মণ জ্বলন্ত হৃত্যশনের नाात द्वार्थ अमीन्ड रहेशा डिठित्वन क्रिकेश्वरण्डला अमर्गनभ्रतिक रेन्स्रीक्राज्य শরসেন দ্বিখন্ড করিরা ফেলিলেন ইন্দ্রজিং বাস্তসমস্ত হইরা অন্য এক ধন্
গ্রহণপূর্বক উহাতে জ্যা বোজন ক্রিরেয়া লইল। লক্ষ্যণও তিন শরে তাহা খন্ড
খন্ড করিরা ফেলিলেন এক সির সপবিবের নারে দ্বিবহ পাঁচ শরে উহার
কক্ষ বিশ্ব করিলেন। এ স্কুল্ট শর উহার দেহ ভেদপ্র্বক রক্তবর্গ উরগের ন্যার ভ্তেলে পড়িল। ইন্দ্রজিং প্রহারবেগে রক্তবমন করিতে লাগিল। পরে সে স্দৃঢ় জ্যাষান্ত সারবত্তর অপর এক ধনা গ্রহণপূর্বাক লক্ষ্যুণের প্রতি বারিধারার ন্যার শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। লক্ষ্যণও তামিক্ষিণ্ড শরস্কল অবলীলাক্সমে নিবারণ করিলেন। উ'হার এই কার্ব অতি অভ্তৃত। তিনি ক্রোধাবিল্ট হইয়া ক্ষিপ্রহঙ্গেত প্রত্যেক রাক্ষসের প্রতি ডিন ডিন শর প্রয়োগপূর্বক ইন্দ্রঞ্জিংকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইন্দুজিংও উ'হাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিল। লক্ষ্যণ ঐ সমস্ত শর অর্থপথে খণ্ড খণ্ড করিয়া, সমতপর্ব ভল্লান্দ্র ম্বারা উহার সার্রাথকে বিনষ্ট করি**লে**ন। উহার অশ্বসকল সার্রাথশ্<sub>না</sub> হইয়া স্থিরভাবে মণ্ডলপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তংকালে এই ব্যাপার অতি অন্ভ:ত হইয়া উঠিল। পরে লক্ষাণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার অন্বপণকে শর্রাবন্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিং এই কার্য সহ্য করিতে না পারিয়া দশ শরে লক্ষ্যণকে বিন্ধ করিল। ঐ সমস্ত বিষবৎ উগ্ন বন্ধুসার শর লক্ষ্মণের স্বর্ণপ্রভ বর্ম স্পর্শ করিয়া চুর্ণ হইয়া গেল। তখন ইন্দ্রন্তিৎ লক্ষ্মণের বর্ম একান্ড দুর্ভেদ্য বোধ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তিন শরে উ'হার ললাট বিষ্প করিল। লক্ষ্মণ ঐ নলাটম্প তিন শরে বিশৃপা পর্বতের ন্যায় শোভিত হ**ইলে**ন। পরে তিনি প্রহারবাধার পর্যীড়ত হইয়া পাঁচ শরে উহার কু-ডলালক্ত মুখ বিষ্ধ করিলেন। ঐ দুই বাঁরের সর্বাবেগ

শোণিতধারা। উ'হারা কুস্মিত কিংশ্বক ব্বেকর ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনশ্তর ইন্দ্রজিং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণের আস্যদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিল এবং সমুস্ত যুখপতি বানরের প্রত্যেককে শর্রাবন্ধ করিতে লাগিল। বিভীষণ উহার শরাঘাতে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদাঘাতে উহার অধ্বগণকে বিনাশ করিলেন। উহার সার্থিও বিনদ্ট হইল। তখন ইন্দ্রজিৎ রথ হইতে অবতরণপূর্বক বিভীষণের প্রতি এক মহাশন্তি প্রয়োগ করিল। লক্ষ্যণ বিভীষণের দিকে ঐ শন্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া শাণিত শরে তাহা দশধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে বিভাষণ ক্রোথাবিষ্ট হইয়া ইন্দুজিতের বক্ষে বজ্রস্পর্শ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদপূর্বক রন্তাক্ত হইয়া রন্তকায় সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পিতৃব্যের উপর ইন্দুজিং অত্যন্ত জাতকোধ। সে এক যমদত্ত ঘোর শর গ্রহণ করিল। ভীমবল লক্ষ্মণও একটি প্রতিশর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর জমিতপ্রভাব, কুবের স্বরং স্বপনবোগে উ'হাকে প্রদান করেন। উহা দূর্জায় ও সারাসারেরও দাবিধহ। ঐ দাই মহাবীরের পরিঘাকার বাহা শ্বারা সাদ্যুদ্ধনা মহাবেগে আকৃষ্ট হইবামার ক্লোঞ্বং ক্জেন করিয়া উঠিল এবং ঐ দুই শর্ও শরাসনে যোজিত ও আকৃষ্ট হইবামার খ্রীসোলার্যে জর্মিতে লাগিল। পরে শরন্বর শরাসনচ্যুত হইয়া অন্তর্গক উল্ভাসনপর্ব ক্রিছাবেগে চলিল। পথিমধ্যে উভয়ের মুখে মুখে ছোর ঘর্ষণ উপশ্বিত। এই স্পৃত্তি সভাবে ধ্মব্যাণ্ড বিস্ফ্রলিপান ব্র দার্ণ অণ্ন উত্থিত হইল। পরে ঐ দুই দিয়াগ্রহতুলা শরদণ্ড শতধা খণিডত হইয়া তংকণাং ভ্তলে পড়িল। তন্দ্রে প্রকৃষি ও ইন্দ্রজিংও বারপরনাই লন্দ্রিত

ত কোখাবিল্ট হইলেন।
তানশ্বর লক্ষ্যণ বার্ণাস্ট নিক্সে করিলেন। ইন্দ্রজিংও রোদ্রাস্ট শ্বারা ঐ
আন্তর লক্ষ্যণ বার্ণাস্ট নিক্সে করিলেন। ইন্দ্রজিংও রোদ্রাস্ট শ্বারা ঐ
আন্তর বার্ণাস্ট নিবারণ করিল। করিলেন করিলেন।
ইন্দ্রজিং আন্দের্যাস্ট বার্থা দৈখিয়া ক্লেমে অধার হইরা উঠিল এবং স্মুশাণিত
আস্বর শর সন্ধান করিল। ঐ আস্বর শর বোজিত হইবামান্ত শরাসন হইতে
প্রদীশ্ত ক্ট মুশ্রর, শ্ল, ভ্রশ্থিত, গদা, থক্ষা, ও পরশ্ব অনবরত নির্গত হইতে
লাগিল। ঐ আস্বর শর অতি দার্শ ও দ্রিল্বার। উহা সকল অন্তকেই পরাস্ত
করিতে পারে। লক্ষ্যণ মাহেশ্বর অন্ত শ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিলেন।
ঐ দ্ই বারের ব্যুথ রোমহর্ষণ ও অন্তর্ত এবং উহা উভয়পক্ষীয় বারগণের
ভাম রবে অতিমান্ত ভামণ হইয়া উঠিল। গগনচর জীবগণ লক্ষ্যণের সমিহিত
হইয়া স্বিশ্বরে উহা প্রতাক্ষ করিতে লাগিল। উহাদের অবস্থানে আকাশ
প্রাস্টোন্দর্যে গেলভিত হইল এবং তৎকালে দেবতা গন্ধর্ব গর্ড় উরণ খবি ও
পিতৃগণ ইন্যকে অগ্রবতী করিয়া লক্ষ্যণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্যাণ ইন্দ্রজিংকে সংহার করিবার জন্য একটি আন্নিস্পর্ণ শর সন্ধান করিলেন। ঐ শরের পর্ব ও পর স্থোভন, উহা মন্ক্রমে গোলাকার হইয়া গিয়াছে, উহা স্বর্ণখচিত ও স্মালিবেশ, উহা দেহবিদারণ, উরগবং ঘোরদর্শন, দ্র্নিবার ও বিষম। প্রে স্রাস্ত্রষ্থেষ মহাবীর্ষ দেবরাজ ঐ শরে দানবগণকে পরাজর করিয়াছিলেন, এই জন্য স্বরগণ উহার প্রা করিয়া থাকেন। রাক্ষ্যেরা উহা দেখিবামার ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তখন মহাবীর লক্ষ্যাণ ঐ অমোঘ ঐন্দ্রাস্ত্রসন্ধানপ্রেক কার্যাসিক্রর উদ্দেশে কহিলেন, অস্তদেব! যদি রাম অপ্রতিব্রদ্ধী সত্যপরায়ণ ও ধর্মশাল হন, তবে তুমি ইন্দ্রজিংকে সংহার কর। এই বলিয়া

তিনি ঐ শর আরুর্ণ আকর্ষণপূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। শর নিক্ষিত হইবামাত্র ইন্দ্রব্বিতের উক্ষীবশোভিত কু-ডলালণ্কৃত মৃন্তক দ্বিখণ্ড করিল। প্রকান্ড মুদ্রতক স্কুন্ধচন্ত্র ও ব্রক্তাক্ত ইইয়া ভা্তলে পড়িল। ইন্দুজিতের বর্মাব্ত দেহ ল্বঠিতে লাগিল এবং শরাসন করচন্ট হইয়া গেল। তখন ব্রাস্বরধে দেবগণের যেমন হর্ষধর্নন উঠিয়াছিল, সেইর্পে বানরগণের আনন্দরব উখিত অন্তরীক্ষে খাষ্ গন্ধর্ব, অম্পরা প্রভূতি সকলেরই মুখে জয় জয় রব। রাক্ষসী সেনা বানরগণের বৃক্ষ-শিলাঘাতে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। উহারা ভীত ও বিমোহিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক ধাবমান হইল। অনেকে প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া ভীতমনে লক্ষার প্রবেশ করিল, অনেকে মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িল এবং অনেকে পর্বতে ল্ব্রুয়ায়ত হইল। তংকালে মহাবীর ইন্দ্রজিংকে বিনন্ট দেখিয়া কেহই রণস্থলে ডিন্টিডে পারিল না। সূর্বে অস্তমিত হইলে যেমন র্মিমজাল অদুশ্য হয়, সেইরূপ ইন্দুজিৎ রগণায়ী হইলে রাক্সেরাও অদুশ্য হইল। ইন্দ্রজিৎ নিন্প্রভ সূর্য ও নির্বাণ অণ্দির ন্যায় রণক্ষেরে পতিত। ত্রিলোক নিঃশন্ত্র নিরাপদ ও উৎফ্রন্সে হইস। ঐ পাপান্থার বিনাশে ইন্দুদেব মহর্ষিগণের সহিত যারপরনাই হাল্ট হইলেন। অন্তরীকে দেবগণের দুন্দর্ভিধরনি উত্বিত হইল, গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল নৃত্য আরম্ভ করিল ক্রিপ্রে প্রপেবৃণিট হইতে मांशिम, ध्रामिकाम जनमांतिज, क्रम न्यक, जाकूनिमें म, रमय खे मानरवता द्रा

বালিল, ব্লেজাল অসসায়েত, জল স্বছ, আকাশ্রের ল, দেব ও দানবেরা হ্লা
ও সন্তুল্ট হইলেন। ঐ সর্বলোকভয়াবহ দ্বাজার বিনাশে সকলে সমবেত ও
প্রাকিত হইরা কহিতে লাগিল, অতঃপ্র বালিগেরা গতজন্ম ও নিল্কণ্টক হইরা
বিচরণ কর্ন।

অনন্তর বিভাষণ, হন্মান ও ক্রেবান ইন্দ্রজিভের বধে অতিমান্ত সন্তুল্ট
হইলেন এবং মহাবীর লক্ষ্যাণ্ডর প্রাম্থ প্রাম্থ প্রাম্থ আভিনন্দন ও প্রশংসা করিতে
লাগিলেন। বানরগণ ঘোর বিভাগনিক ও লন্দ্রপ্রাদ্রের ত্বালাগলেন। বানরগণ ঘোর বিভাগনিক বেল্টনপ্রেক উপবেশন করিল, কেই কেই
লাগালে আন্ফালন করিতে লাগিল, কেই কেই বা লাগালে ঘন ঘন কাপাইতে
লাগিল। সকলেরই মুখে লক্ষ্যাণনের জন্ম জন্ম রব। তৎকালে অনেকে প্রস্পর
কণ্টালিগানপ্রেক হ্লটমনে লক্ষ্যাণ-সংক্রান্ত নানার্প বার্থের কথা কহিতে
লাগিল। দেবগণও প্রিয়স্ত্র্ছ লক্ষ্যাণের এই দ্বুক্র কার্য নিরীক্ষণপূর্বক
যারপরনাই সন্তুল্ট হইলেন।

একনবাততম দর্গা। লক্ষ্যণের সর্বাঞ্চা রক্তান্ত। তিনি ইন্দুজিংকে বধ করিয়া অত্যানত হাট ইইলেন এবং ক্ষতজনিত ব্যথায় বিভাষণ ও হন্মানের প্রকাশে হস্তাপণিপ্রেক জাম্বনেন প্রভাতি বারগণকে সঞ্চো লইয়া যথায় রাম ও স্থাবি শীঘ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক উপেন্দ্র যেমন ইন্দ্রের সম্মুখে দাড়াইলেন। হয় তিনি সেইর্প তাঁহার সম্মুখে দাড়াইলেন। বিভাষণের মুখপ্রসাদ অগ্রে ইন্দুজিতের বধসংবাদ ব্যক্ত করিল। পরে তিনি কহিলেন, রাজন্! আজ মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দুজিংকে বধ করিয়াহেন।

তথন রাম এই সংবাদে বারপরনাই সম্ভূষ্ট হইয়া কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! আজ বড় পরিতৃষ্ট হইলাম। তুমি অতি দৃষ্কর কার্য সাধন করিয়াছ। যখন ইন্দ্রজিং বিনন্দ্র হইল তখন জানিও আমরাই জয়ী হইলাম। এই বলিয়া রাম দেনহভরে

বলপ্র্বিক লক্ষ্মণকে ফ্রান্ডে লইয়া ভাঁহার মন্তক আয়াপ করিছে লাগিলেন। তংকালে এই বারকার্বের প্রসঞ্জে রামের নিকট লক্ষ্মণের অভিশ্র লক্ষ্ম উপস্থিত হইল। রাম উ'হাকে ক্রোচ্ছে লইয়া গাঢ় জ্যালিজনপ্র্বিক সন্দেহ দ্গিটতে প্রঃ প্রাং নিরাক্ষিপ করিছে লাগিলেন। লক্ষ্মণের সর্বাণ্য ক্ষতবিক্ষত ও ব্যথিত, যুম্প্রমে ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। রাম্ ঐ স্নেহাদ্পদ প্রাতার মন্তকায়াণ ও প্রাং প্রাং সর্বাণ্যে করপরামর্যপপ্রক আশ্বাস-বাক্ষে কহিলেন, বংস! তুমি আজ দ্বুকর ও প্রেরুকর কার্য সাধন করিয়াছ। আজ ইন্দ্রজিতের বিনাশে ব্রিত্তেছি স্বরং রাবণই বিনন্ট হইল। আজ আমি বিজ্বা। ইন্দ্রজিংই রাবণের একমার আশ্রে ছিল, তুমি ভাগ্যবলে ঐ নিন্ত্রের সেই দক্ষিণ হস্তই ছেদন করিয়াছ। হন্মান ও বিভাষণও অতি মহৎ কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিন দিবসে আমার শ্রুনিপাত হইল। আজ আমি নিঃশর্ব,। রাবণ প্রেবিনাশে সন্তন্ত হইয়া প্রবল রাক্ষসবলের সহিত নিশ্চয় নির্গত হইবে। ঐ দ্রুর্বির বার নির্গত হইলে আমি মহাবলে তাহাকে আরুমণপূর্বক বধ করিব। লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রভ্য, তোমার সাহায়ে অতঃপর সাতা ও প্রথবী আমার অস্ক্রভ থাকিবে না।

অনশ্তর রাম হ্ন্টমনে স্বেণকে সন্বোধনপ্রেক কহিলেন, স্বেণ! এই মিত্রবংসল লক্ষ্ণ যাহাতে বিশল্য ও স্কেথ হন তুরি সীয় তাহারই ব্যবস্থা কর। মহাবীর ক্ষক ও বানরসৈন্য এবং অন্যান্য যোজাতিটার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তুমি প্রযুসহকারে সকলকেই স্কেও ও স্থাতিটার।

মহাবার কক্ষ ও বানরসেন্য এবং অন্যান্য বোদ্ধান্ত বর ক্ষতাবক্ষত হইয়াছে,
তুমি প্রযন্ত্রসহকারে সকলকেই স্কের ও স্থা কর।
তখন স্বেশ এইর প আদিন্ট ইইয়া ক্রিলা হইলেন। তাঁহার সর্বাপের বেদনা
দ্র হইল এবং বহিমান্থী প্রাপ্ত ইইলা আসিল। পরে স্বেশ বিভাষণ
প্রভাত স্হদ্পণ ও অন্যান্য বহিমবি রগণের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।
লক্ষ্যণ ক্ষমতে প্রকৃতিক ইইলেন। তাঁহার শল্য অপনীত ও ক্লান্ত দ্র

লক্ষ্মণ ক্ষণমাত্রে প্রকৃতিই ইইলেন। তাঁহার শল্য অপনীত ও ক্লান্তি দ্রে হইল। তিনি বিজ্ঞান ও ক্ষানিন্দিত হইলেন। বাম স্থানি বিভাষণ ও জান্ববান ই'হারা তংকালে তাঁহাকে প্রকৃতিশ্ব দেখিয়া হয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ন্দিনৰতিত্বম সর্গ ॥ এদিকে রাবণের অমাত্যগণ ইন্দুজিতের বধসংবাদ পাইয়া সত্তর রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! বিভাষণসহায় লক্ষ্যণ আগনার প্র ইন্দুজিংকে সর্বসমক্ষে যুম্খে বিনাশ করিয়াছেন। ইন্দুজিং উ'হার সহিত ঘোরতর যুম্খ করিয়া দেহাতে বীরলোক লাভ করিয়াছেন।

তথন রাক্ষসরাজ রাবণ প্তের এই দার্ণ বধসংবাদে তংক্ষণাং ম্ছিতি হইয়া পড়িলেন এবং বহুক্ষণের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া প্তশোকে যারপরনাই কাতর হইলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে এইর্প বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বংসা। তুমি দেবরাজ ইন্দাকে জয় করিয়া আল্ল লক্ষ্মণের শরে বিনন্ট হইলে? হা বীরপ্রধান। লক্ষ্মণের ক্ষা ত স্বতন্দ্র, তুমি লোধাবিণ্ট হইয়া কালান্তক বমকেও শ্রেকিশ করিছে পার এবং মন্দর পর্বতের শ্লেসকলও চ্র্ণ করিয়া ফোলতে পার। হা মহাবীর! তোমায়ও বখন কালগ্রাসে পড়িতে হইল তখন আজ বমরাজ আমার নিকট শ্লাঘনীয় হইতেছেন। বিনি ভর্তকার্যে দেহপাত করেন তাঁহার স্বর্গলাভ হয়, দেহগণের মধ্যেও স্যোদ্যা-দিগের এই পথ। আজ তোমায় নিশ্চরই স্বর্গে গতি হইয়াছে। আজ স্বাস্ব

মহার্য ও লোকপালগণ ইন্দ্রজিংকে বিনন্ট দেখিরা সূথে নির্ভায়ে নিদ্রা যাইবেন। আজ একমায় ইন্দ্রজিং ব্যতীত আমার চক্ষে গ্রিলোক শ্ন্য বোধ হইতেছে। গিরিগহনুরে ধেমন করিণীগলের নিনাদ শ্না যায়, সেইর্প আজ আমায় অসতঃপ্রের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাক্ষসনারীগণের আর্তনাদ শ্নিতে হইবে। হা বংস! তুমি ষৌবরাজা, ল॰কা, রাক্ষসগণ, মাতা, পত্নী, ও আমাকে পরিতাগে করিয়া কোথায় গেলে? বীর! কোথায় আমি মরিলে তুমি আমার প্রেতকার্য করিবে, তা না হইয়া তোমার প্রেতকার্য আমায় করিতে হইল? হা! রাম লক্ষ্মণ ও স্থানীব সকলেই জাবিত আছে, এ সময় তুমি আমার হৃদয়শলা উম্বার না করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গমন করিলো?

রাক্ষসরাজ্ঞ রাবণ এইর্প বিলাপ করিতেছেন ইত্যবসরে তাঁহার প্রেবিনাশে ভয়ানক জ্রোধ উপস্থিত হইল। একে তিনি স্বভাবতই কোপনস্বভাব, তাহাতে আবার এই মনঃপাঁড়া; রাশ্মজালা বেমন প্রাক্ষকালে স্বর্ধকে প্রদাণত করে, সেইর্প উহা ঐ চন্ডকোপ মহাবীরকে আরও জন্তলাইয়া তুলিলা। লোধভরে তাঁহার ঘন ঘন জন্ভা ছন্টিতেছে এবং ব্লাস্বেরর মন্থ হইতে যেমন অণিন উঠিয়াছিল সেইর্প তাঁহার মন্থ হইতে যেন জন্ত্রণত সধ্ম অণিন উঠিতেছে। তিনি প্রেবধে যারপরনাই স্বত্রণত ও রোষাবিন্দা। তিনি বর্ন্থিপ্র্বক সম্বত্ত দেখিয়া জানকীরে বধ করিবার ইজ্ঞা করিলেন। তাঁহার নেলন্বর স্বভাবতঃ রক্তর্বা, উহা রোষপ্রভাবে আরও আরক্ত, ঘোর ও প্রদাণত হইয়া উঠিল। তাঁহার মন্তি স্বভাবতঃ ভাঁবণ, উহা কুপিত র্লের মন্তির্বং কেন্ত্রের তিলাবিন্দা, পড়ে, সেইর্প তাঁহার নেলন্বর হইতে অপ্রাবিন্দান পাঁড়ভে লাগিল। তিনি পন্নঃ পন্নঃ দশত দংশন করিতেছেন; দানবগণ সমন্ত্রমন্থ্রের মন্ত্রিক। তিনি পন্নঃ পন্নঃ দশত দংশন করিতেছেন; দানবগণ সমন্ত্রমন্থ্রের করিল। তিনি পন্নঃ পন্নঃ দশত দংশন করিলে তাহার যেমন শব্দ স্ক্রেরির করাচর ভক্তাে উদ্যাত, সাক্ষাং কৃত্যান্তের ন্যায় লোধাবিন্ট। তিনি চতুদ্বিক করা ঘন দ্বিত্থাত করিতে লাগিলেন। ঐ সমর রাক্ষসেরা ভরে কিছ্নতেই করিব বন দ্বিত্যান্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সমর রাক্ষসেরা ভরে কিছ্নতেই করিব বন দ্বিত্যান্ত ভিন্দীপনার্থা কহিতে লাগিলেন, আন্তর্বার ব্যক্ষপ্রবৃত্তি উন্দেশির ব্যক্ষপ্রকৃত্তির ভিন্দীপনার্থা কহিতে লাগিলেন,

অনন্তর রাবণ রাক্ষ্য পূর্ণের যুন্ধপ্রবৃত্তি উন্দীপনার্থ কহিতে লাগিলেন, আমি সহস্র সহস্র বংসর কঠোর তপস্যা করিয়া সময়ে সময়ে ভগবান্ দ্বয়ন্ত্রক পরিতৃণ্ট করিয়াছিলাম ; এক্ষণে তাঁহারই প্রসাদে এবং সেই সকল তপস্যার ফলে স্বয়াস্র সকলেরই অবধ্য হইয়াছি। দ্বয়ন্ত্ আমাকে এক স্বাপ্রভ কবচ দান করিয়াছিলেন। স্বয়াস্বয়্দেশ অসংখ্য বক্তবং ম্ণিট ন্বায়াও তাহা ছিম্নভিম হয় নাই। আজ আমি যখন সেই কবচধারণ ও রথারোহণপ্রক ব্নেশ যাইব তখন অন্যের কথা দ্বে থাক্ সাক্ষাং ইন্দ্রও আমার নিকটন্থ হইতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ! ঐ স্বয়াস্বয়্দেশ দ্বর্মাত্র প্রসাম হইয়া আমায় যে ভীষণ শর ও প্রসমান দিয়াছিলেন, তোমরা এখনই বাদ্যোদ্যমের সহিত তাহা উঠাইয়া আন ; আজ আমি তন্দ্রারা রাম ও লক্ষ্যণকে বধ করিব।

পরে ঐ ঘোরদর্শন মহাবীর জানকীর বধসক্ষপে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, ইন্দ্রজিং বানরগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য মায়াবলে একটা কিছু বধ করিয়া, সীতাবধ হইল ইহাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় বাহা মিথ্যা দেখান হইয়াছিল, আমি সেই প্রিয়তর কার্য আজ সত্যসত্যই দেখাইব। জানকী অক্ষতিয় রামেব একান্ত অনুরাগিণী, আমি তাহাকে এই দক্ষেই বধ করিব।

এই বলিয়া রাবণ তৎক্ষণাৎ আকাশশ্যামল খরধার খঙ্গা উদ্যত করিয়া, অশোকবনে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তাঁহার ভার্যা ও সচিবগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তন্দ্রটে রাক্ষসেরা সিংহনাদ সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আলিগান-

পূর্বক কহিতে লাগিল, আজ রাম ও লক্ষ্মণ এই মহাবীরকে দেখিয়া জত্যকত ভীত হইবে। ইনি ক্লোধবেগে লোকপালগণকে পরাজর এবং অন্যান্য বহুসংখ্য শূর্বক বধ করিরাছেন। বলবীর্যে ই'হার তুলাকক্ষ পৃষ্ণিবীতে আর কেহই নাই। ইনি বাহ্মকল হিলোকের সমুস্ত ধনরত্ব আহরণ ও উপভোগ করিয়া থাকেন।

রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া অশোকবনে চলিয়াছেন। স্বোধ স্হৃদ্গণ **দ্বীহত্যার্পে দ্রেন্ড**ন্টা হইতে উ'হাকে প্রনঃ প্রনঃ নিবারণ করিতেছে, কিন্তু অশ্তরীকে গ্রহ ষেমন রোহিণীর প্রতি বেগে যায় তিনি সেইর্প জানকীর প্রতি বৈগে ষাইতে লাগিলেন। সীভা অশোকবনে রাক্ষসীগণে রক্ষিতা। তিনি দুর হইতে দেখিলেন, রাবণ থকা গ্রহণপূর্বক কাহারই বারণ না মানিয়া, ক্রোধভরে বেগে তাঁহারই দিকে আসিতেছে। ভদ্দেণ্টে তিনি দুর্রাথত হইয়া কর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, হা! ৰখন এই দ্মতি খজা ধারণপূর্বক মহাক্রোধে আমারই দিকে আসিতেছে তখন আজ আমাকে অনাথার ন্যায় নিশ্চর বধ করিবে। আমি পতিরতা, ঐ দ্রাদ্বা "আমার ভার্বা হও" বলিয়া বারংবার আমায় প্রলোভন দেখাইয়াছিল, **কিন্তু আমি উহাকে প্রভ্যাখ্যান করির্য়াছ। এক্ষণে আমার সেই অম্বাকার-বাক্যে** সম্পূর্ণে নিরাশ এবং ক্রোধমোহে হতজ্ঞান হইয়া নিশ্চয় আমাকেই বধ করিতে আনিতেছে। অথবা বোধ হয় এই অনার্য আমায় পাইবার জন্য আজ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছে। কারণ ইতিপ্বেই রাক্ষ্মির হৃষ্ট হইয়া কোলাহল-সহকারে জরবোষণা করিতেছিল; আমি এখান তেইতে তাহাদের সেই ভীষণ নিনাদ শ্নিতে পাইয়াছি। হা! আমারই জন্মাজকুমার রাম ও লক্ষাণ প্রাণ হারাইয়াছেন। কিংবা বোধ হয়, এই পাপুজেত প্রশোকে ঐ দুই বীরকে বিনাশ করিতে না পারিয়া আমাকে বধ করিব্যুক্তি করিয়াছে। হা! আমি দুর্বন্ধিকুমে তখন হন্মানের কথা রাখি নাই বিস তখন ভর্তবিজ্ঞার অপেকা না করিয়া তাহার প্তে আরোহণপূর্ব ক বিখান করিতাম তাহা হইলে আজ এইর্পে আমার শোক করিতে হইতে বি আমি পতির ক্রোড়ে পরম স্থে থাকিতাম। হা। বখন সেই একপ্রো আমি কিশলা। প্রবধের কথা শ্নিবেন, বোধ হর তখন তাঁহার হৃদয় বিদাণি হইয়া যাইবে। তিনি প্তের জন্ম, বাল্য, যৌবন, র্প ধর্ম এই সমস্তই সজল নয়নে স্মরণ করিবেন। তিনি নিরাশ মনে তাঁহার প্রাম্পত্নিরা সম্পন্ন করিয়া নিশ্চয় অণিন বা জলে প্রবেশ করিবেন। সেই পাপীয়সী অসতী কুজ্জা মন্থরাকে ধিক্, আজ্জ তাহারই জন্য আর্যা কৌশল্যা এইর্প শোক পাইলেন।

অনশ্তর ব্রিশ্বমান স্থালৈ অমাতা স্পাশ্ব জানকীরে চন্দ্রিরহিত কুগ্রহহস্তগত রোহিণীর ন্যায় এইর্প বিলাপ করিতে দেখিয়া শ্বয়ং প্নঃ প্নঃ
নিবারিত হইয়াও য়াবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আপনি কুবেরের কনিপ্ঠ
ভাতা, এক্লে ধর্মে উপেক্ষা করিয়া, জানি না কির্পে স্থাবিষে উদ্যত হইয়াছেন।
বীর! আপনি রক্ষচর্য গ্রহণ, বেদবিদ্যা সমাপন ও গ্র্ক্রহ হইতে সমাবর্তনশ্বক গ্রহশাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; জানি না, স্থাবিধে আপনার কির্পে
ইছা হইল? জানকী সর্বাজ্যস্করী, রামের বধকাল পর্যন্ত আপনি তাহার
অপেক্ষা কর্ম এবং আমাদিগকে লইয়া ষ্পের্থ সেই রামেরই প্রতি কোধ উদ্মৃত্ত
কর্ম। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, আজহ ষ্কের্মর উদ্যোগ করিয়া অমাবস্যায়
সমৈন্যে জয়লাভার্থ নির্গত হউন। আপনি ব্রিশ্বমান ও মহাবার। আপনি
রথারোহণ ও অস্থাশ্য ধারণপূর্বক রামকে বধ কর্ম। পরে জানকী নিশ্বয়

আপনার হস্তগত হইবে।

দ্রাত্মা রাবণ স্পাশ্বের এই ধর্মসংগত বাক্যে সম্বত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্তৃদ্পণে পরিবৃত হইয়া প্নবর্থির সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

তিনৰভিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সভাপ্রবেশ করিয়া, কুপিত সিংহের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপ্রেক দীনমনে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং প্রশোকে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসবীরগণ! তোমরা সমস্ত হস্তাধ্বরথ লইয়া এখনই বৃদ্ধার্থ নিগতি হও এবং চতুদিকে সেই একমার রামকে বেদ্টনপ্রেক বিনাশ কর। বর্ধাকালে জলদজাল বেমন জলধারা বর্ষণ করে, তোমরা সেইর্প হৃষ্ট হইয়া তাহার উপর শর বর্ষণ কর। অথবা সে আজিকার যুদ্ধে তোমাদের শরে ক্তবিক্ষত হইয়া থাকিবে, কল্য গিয়া আমি সর্বসমক্ষে তাহাকে বধ করিয়া আসিব।

তখন রাক্ষনগণ রাবণের আজ্ঞান্তমে দ্রুতগ্রামী রথ লইরা সনৈন্যে নিগতি হইল এবং শীঘ্র রণক্ষেত্র উপস্থিত হইরা বানরগণকে প্রাণাশতকর শর, পরিষ, পািট্রশ ও পরশা্র প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও ক্রেমাবিষ্ট হইরা উহাদিগের প্রতি বৃক্ষাশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। স্ব্রেল্ট্রিসনলৈ এই বৃষ্ণ উপস্থিত। বানর ও রাক্ষনগণ নানাবিধ অস্তর্গন্ত ন্বারা প্রক্রের পরস্পরকে বিনাশ করিতেছে। রন্ধনা নিগাণের পদােখিত ধ্লিরাশি সুক্ত করিরা প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। হস্তী ও রথ উহার ক্ল, শর ও মধ্বী ধরের, তীর বৃক্ষ। ঐ নদী মৃতদেহর্প কার্ডভারসকল বেগে বহিতেছে। বিশ্বামর রক্তাক্ত বানরগণ লক্ষ্ম প্রদানপ্রবিক্তরাক্ষমগণের ধরুল, বর্ম, রথ, ক্রের্ড অস্তর্শান্ত ভাল ও চ্প্ করিতে লাগিল এবং উহাদের স্কৃতীক্ষা দেতে ও ম্থা বারা রাক্ষসগণের কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা ছিম্নভিন্ন হইয়া গেল। পাক্ষীরা যেমন পতিত বৃক্ষে গিয়া পড়ে সেইর্প বানরেরা এক এক রাক্ষসের উপর শত সংখ্যার গিয়া পড়িতে লাগিল। রাক্ষসেরাও উহাদিগকে গ্রুতর গদা প্রাস খল্প ও পরশা্র ন্বারা বিনাশ করিতে লাগিল।

অনশ্তর বানরেরা রাক্ষসদিগের প্রহারে অতিমায় কাতর হইয়া রামের শরণাপন্ন হইল। মহাবীর রাম ধন্প্রহণপূর্বক রাক্ষসদৈনাে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন সৈন্যথ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরানলে সকলকে দণ্ধ করিতে লাগিলেন তখন মেঘ যেমন স্বের নিকটেশ্ব হইতে পারে না সেইর্প রাক্ষসেরা উণ্ছার নিকটেশ্ব হইতে পারিল না। তংকালে উহারা রামের হল্ডে দ্বেকর কার্যসকল কেবলই অন্থিত দেখিতে লাগিল; তাঁহার উদ্যোগ আর কাহারই প্রত্যক্ষ হইল না। রাম কথন সৈন্যটালন কখন বা মহারথগণকে অপসারণ করিতেছেন, কিন্তু অরণ্যগত বায়্রকে যেমন কেহু দেখিতে পার না সেইর্প এই সমস্ত কার্য বাতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাঁহার শরে রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন, দণ্ধ ও পাঁড়িত হইতেছে; তংকালে ইহাই কেবল দ্ভিটগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ ক্ষিপ্রকারী মহাবীর যে কোখায় কেহই তাহার উদ্দেশ পাইল না। মন্যা যেমন শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দিয়গ্রাহা বিষয়ে কর্ত্রপে অবিস্থিত জীবাত্বাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। এই রাম গজসৈন্য বিনাশ করিতেছে, ঐ রাম মহারথগণকে বধ করিতেছে, এইর্পে রাক্ষসেরা কুপিত হইয়া রামসাদ্লো রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল।

সকলেই রামের গান্ধর্ব অন্দে মোহিড। তৎকালে কেই কিছুতেই রামকে দেখিতে পাইল না। উহারা এক-একবার রণস্থলে সহয় সহয় রামের মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছে, আবার একমার রামকেই দেখিতেছে। এক-একবার তাঁহার অতিমার অন্থির অক্যারচক্রাকার ধন্ঃকোটি দেখিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঐ সময় সকলে রামচক্রকে কালচক্রের ন্যায় দেখিতে লাগিল। তাঁহার মধ্যশরীর ঐ চক্রের নাভি; বলই জ্যোতি, শরসকল অরকার্ড, শরাসন নেমিপ্রদেশ, জ্যা ও তলশব্দই ঘর্ষর রব; প্রতাপ ও ব্র্মিই প্রভা এবং দিব্যাস্ক্রবৈত্তবই সীমা। একমার রাম দিবসের অক্যম ভাগে বহিজনালাসদৃশ শর্রানকরে দশ সহয় বেগগামী রথ, অন্টাদশ সহয় হস্তা, চতুর্দশ সহয় আরোহীর সহিত অন্ব এবং দৃই লক্ষ্ক পদাতি বিনাশ করিলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা লক্ষ্পের্যতি পলায়ন করিল। রণস্থলে কোথাও অন্ব, কোথাও হস্তা ও কোথাও বা পদাতি পতিত। ঐ স্থান কুপিত রক্ষের ক্রীড়াড্মির ন্যায় ভাষণ বোধ হইতে লাগিল।

তথন গণ্ধর্ব সিম্ধ খাষি ও দেবগণ রামকে বারংবার সাধ্বাদ করিলেন। রাম সমিহিত স্থাীব, বিভীষণ, হন্মান, জাম্ববান, মৈন্দ ও ম্বিবদকে কহিলেন, দেখ, আমার বা রুদ্রের এই পর্যন্তই অস্তাবল।

চতুর্শবিভিত্তম দর্যা ॥ অনন্তর লংকানিবাসী ব্রুস ও রাক্ষসীগণ হ'সতাশ্বরধের সহিত অসংখ্য সৈন্য রামশরে বিনন্দ ইইয়ের ইহা দেখিরা ও শ্রানরা বারপরনাই তটপথ হইল এবং সকলে সমবেত হইন্দ্রিসানমনে উপস্থিত বিপদ চিন্তা করিতে লাগিল। তংকালে পতিপ্রেহীনা বিশ্বী বাদ্যখাবেগে আর্তনাদপ্র ক কহিতে লাগিল, হা! নিন্দোদরী বিশ্বী বাক্ষী বাক্ষী শ্রাপথ্য অর্ণ্যে সাক্ষাং কন্দর্শসদ্শ ब्राप्सर्व निक्र किन शिवाहिक दिन नर्वाश्टम वेशस्त्राशः। खे वित्र शा क्राक्रनी সব'ভ্তহিতৈষী স<sub>ু</sub>কুমার <mark>রামিকে দেখিয়া অনপোর বশবতি নী হই</mark>য়াছিল। সে গুণহীনা ও দুমুখী : রাম গুণবান ও সুমুখ ৷ সে রামকে দেখিয়া কেন কামার্তা হইরাছিল? রাক্ষসেরা নিতানত দুর্ভাগ্য, তাহাদিশের এবং মহাবীর খর ও দ্যালের বধের জন্যই ঐ পলিতকেশা লোলদেহা বয়ীরেসী ঘূণিত হাস্যকর অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। রাবণ কেবল তাহারই জন্য রামের সহিত এই শনুতা করিয়াছেন এবং জানকীরে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানকীরে পাইলেন না ; প্রত্যুত মহাবল রামের সহিত তাঁহার দ্বরপনের শুরুতা বংখম,ল হইরাছে। যখন সেই মহাবীর রাম একাকী বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন তখন তাহার বলবীর্য পরীক্ষার পক্ষে সীভাপ্রাথী রাবণের ভাহাই ব্রথন্ট প্রমাণ। বখন রাম জনস্থানে অভিনম্পাকার শরনিকরে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর দ্বেণ ও নিশিরাকে বধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বলবীর্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। যথন রাম যোজনবাহ<sub>ন</sub> ক্রোধনাদী কবল্য এবং মেঘবর্ণ বালীকে বধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বলবীর্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেণ্ট প্রমাণ। মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে ধর্মার্থসঙ্গত রাক্ষসগণের হিতকর বাক্যে ব্ঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তংকালে মোহপ্রভাবে সেই সমস্ত কথা তাঁহার কিছুতেই প্রীতিকর হয় নাই। হা! যদি রাবণ তাঁহার কথা শহুনিতেন তবে এই লংকা আঞ্চ শ্মশানতুল্য হইত না। এক্ষণে কুল্ডকর্ণ, অতিকায় ও ইন্দুজিং শত্র্হদেত বিন্দুট হইয়াছেন। এই সমস্ত কাল্ড দেখিয়া শানিয়াও কি রাবণের চৈতন্য হইল না!

আমার প্রে, আমার দ্রাতা, আমার ভর্তা, আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিল; এখন লব্দার গ্রে গ্রে রাক্ষসীগণের কেবলই এই আর্তনাদ শ্না ষায়। মহাবীর রাম অসংখ্য রখ অশ্ব হস্তী ও পদাতি নণ্ট করিয়াছেন। বোধ इस माकार ब्र्ह, विकट्स, टेक्ट, अथवा यम ब्रामज्राल এই जन्काम क्षरिया की ब्रह्म পাকিবেন। এখন এই পরে বীরশ্না; আমরাও প্রাপে হতাশ; আমাদের বিপদেরও অন্ত নাই, আমরা অনাথা হইয়া নিরবচ্ছিল অশ্রুমোচন করিতেছি। বীর রাবণ বরগর্বিত ; রাম হইতে এই ষে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তিনি ইহা কিছাতেই ব্যাঞ্চতেছেন না। রাম ভাঁহার বিনাশে উদ্যত ; ভাঁহাকে পরিব্রাণ করিতে পারে, দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে এমন আর কেহই নাই। এথন প্রত্যে**ক যদেশই নানারূপ উৎপাত দৃদ্ট হ**য়। বিচক্ষণ বৃদ্ধেরা এই সমস্ত উৎপাত দ্র্যেট কহিরা থাকেন যে রামের হস্তে রাবণবধই ইহার ফল। প্রের্ব সর্বলোক-পিতামহ রক্ষা প্রসম হইয়া বরদানপূর্বক রাবণকে দেবদানবের অবধ্য করিয়াছেন, **কিন্তু ঐ বরগ্রহণকালে রাবণ মন্ব্যকে লক্ষ্য করেন নাই। বোধ হয় এখন তাঁহার** অদুন্টে সেই প্রাণান্ডকর যোর মনুষ্যভয়ই উপস্থিত। একদা সূরগণ বরলাভ-মোহিত রাবণের অভ্যাচারে কাতর হইয়া কঠোর তুপস্যায় রক্ষাকে আরাধনা করিরাছিলেন। ব্রহ্মা পরিতৃণ্ট হইয়া তাঁহাদের ছিত্তেছিললে এইর্পে কহেন যে,
আজ অবধি সমস্ত রাক্ষস ও দানব দেবভরে ভূতি ইইয়া সর্বত বিচরণ করিবে।
পরে দেবভারা দেবাদিদেব মহাদেবের আরুষ্প্রিকরেন। তিনি পরিতৃণ্ট হইয়া কহিলেন, দেবগণ ! ভর নাই, তোমাদের হিত্যেলেশে রাক্ষসকুলক্ষয়করী এক নারী উৎপন্ন হইবে। হা ! প্রে ক্রেলিয়োগে ক্র্যা বেমন দানবগণকে নত করিয়াছিল, একণে সেইর্প এই ব্রেলিয়াছিল আমাদের এই শোক ও বিনাশ উপস্থিত। রাম ব্যালত্র্যাক্ষি করাল কালের নার আমাদিগকে আর্মণ করিয়াছেল; একণে আমাদিগকৈ আর্মণ করিয়াছেল; একণে আমাদিগকৈ আর্মণ দেখি না। আমরা অরণ্যে দাবাশ্নিবেন্টিত করিণীর ন্যার বিপন্ন : এক্ষণে আমাদিগের উম্পারের আর পথ নাই। মহাত্মা বিভাষণই কালোচিত কার্য করিয়াছেন। বাঁহা হইতে এই বিপদ তিনি তহিারই শরণাপত্র হইরাছেন।

তংকালে রাক্ষসীগণ পরস্পর কণ্ঠালিগ্যনপূর্বক এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং অতিমান ভীত হইরা আর্তস্থিরে চীংকার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

শশুনৰভিত্য সাৰ্গ 11 রাক্ষসরাজ রাবণ লব্দার গ্রে গ্রে রাক্ষসীগণের এই কর্ণ বিলাপ শ্নিতে পাইলেন। তিনি দীঘনিকবাস পরিত্যাগপ্রক ম্হ্তিলাল নীরব থাকিয়া ব্যরপরনাই ক্লোধাবিদ্ট হইলেন। তাঁহার নের্য্ণল আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি দশ্ত শ্বারা প্নঃ প্নঃ ওপ্ট দংশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ম্তি রোষবলে প্রকাহ্তাশনের ন্যায় ভাঁষণ হওয়াতে তিনি সকলেরই দ্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। অনশ্তর ঐ ভাঁষদশনি বীর চক্ষ্যজ্যোতিতে সন্নিহিত রাক্ষসাদিগকে দশ্য করিয়া ক্লোধস্থলিত বাক্যে মহোদর, মহাপাশ্র্ব ও বির্পাক্ষকে কহিলেন, বাঁরগণ! তোমরা শাঁঘ সৈন্যগণকৈ বল, তাহারা আমার আদেশে এখনই যুন্ধার্থ নিগতি হউক।

অনশ্তর মহোদর প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাজাঞ্জায় সৈন্যদিগকে শীর প্রস্তৃত দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ <u> इरे</u>ए० र्वाममः। <del>भौ</del>भमम् त रिम्ताता युष्यमम्बा कवित्रा नानात्र्य **या**कामिक कार्यत्र অনুষ্ঠান করিতে লাগিল এবং রাবণকে বধারীতি প্রা করিয়া তাঁহারই জয়গ্রী কামনায় কৃতাঞ্চলিপটেে তাঁহার সম্মূখে আসিয়া দণ্ডারমান হইল। রাবণ জোধে অটুহাস্য করিয়া মহোদর, মহাপার্ম্ব ও বির্পোক্ষ এবং অন্যান্য সমস্ত রাক্ষসগণকে र्कारलन, वीत्रश्य! आक आमि य्शान्ठकानीन मृत्यंत नाम প্रথत শর ग्याता রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিব। আজ আমি ঐ দুইজনকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত 😗 ইন্দুজিতের বৈরশ্বন্ধি করিব। আজ অন্তরীক্ষ ও সমৃদু আমার শররূপ জনদে আবৃত ও দুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিবে। আজ আমি বেগগামী রথে আরোহণপূর্বক ধনঃসাগর-সম্ভূত শরতরপে বানরগণকে মন্থন করিব। আঞ্চ আমি হস্তীর ন্যায় উন্মন্ত হইয়া মুখরূপ বিশ্বসিত পন্মযুক্ত কান্তিরূপ পদ্মকেশরশোভী বানরযুথরূপ তড়াগসকল মন্থন করিব। আজ বানরেরা মূণাল-দন্ডসহিত পন্মের ন্যায় সশর মস্তক ন্বারা রণভূমি অলঞ্চত করিবে। আঞ্চ আমি একমাত্র বাগে শত শত বৃক্ষবোধী বানরকে ভেদ করিব। বে-সমস্ত রাক্ষসের দ্রাতা ও পত্রে নিহত হইয়াছে, আজ আমি শনুবধপত্র্বক ভাহাদের সকলেরই চক্ষের জল মুছাইয়া দিব। আজ শর্থান্ডিড প্রসারিত দেহে শ্যান হতচেতন বানরবীরে রণভ্মি অদৃশ্য করিয়া ফেলিব। আজ অত্রি শত্রমাংস স্বারা কাক, গ্রু ও মাংসাশী অন্যান্য পশ্রপক্ষীদিগকে পরিত্তি করিব। এক্সণে শীঘ্র আমার

নাম বিশ্বালা অন্যাল্য সাম্বাদ্ধাণ্যকে সার্ত্ত কারব। একলে শাল্ল আমার রথ সন্থিত কর, শাল্ল শাল্ল আনায়ন কর এবং এই লংকার বে-সমস্ত রাক্ষ্য অবশিষ্ট আছে তাহারাও শাল্ল আমার স্থান চলাক।
তথন মহাপাশ্ব সামহিত সেনাখিলাগাকে কহিল, তোমরা শাল্ল সৈনাদিগাকে সম্বর হইতে বল। সেনাপতিগণ দুর্ভিসদে রাক্ষ্যগণকে হরা প্রদানপূর্বক লংকার গ্রেহ গ্রেহ প্রতিন করিতে ল্থিলা মূহ্ত্তমধ্যে ভামদর্শন ভামবদন রাক্ষ্যগণ নানাবিধ অস্ক্রশন্ম ধারণপূর্বক সিংহনাদসহকারে নিগতি হইল। উহাদের মধ্যে কাহারও হলেও অসি, কাহারও পাট্টিশ, কাহারও গদা, কাহারও মূবল, কাহারও হলে ক্রিয়াল ক্রেয়াল ক্রিয়াল ক্রিয় হল, কাহারও তীক্ষাধার শান্তি, কাহারও বা ক্টম্পার, কাহারও যদি, কাহারও চক্ত, কাহারও শাণিত পরশূ, কাহারও ডিন্দিপাল, ও কাহারও বা শতঘারীঃ তংকালে সৈন্যাধ্যক্ষেরা এক নিযুত রখ, তিন নিযুত হস্তী, বাট কোটি অন্ব, বাট কোটি ধর ও উদ্ম ও অসংখ্য পদাতি রাবণের সম্মুখে আনয়ন করিল। ইত্যবসরে সার্রাথ রথ সুসন্ধিত করিয়া আনিল। উহা দিব্যাস্থপূর্ণ কিন্ফিণীজাল-মন্ডিত নানারত্নে খচিত রঙ্গশোভিত সহস্র বর্ণকলসে বিরাজিত ও আটটি বেগবান অনেব বাহিত। রাক্ষরো এই রখ দেখিয়া বারপরনাই বিক্ষিত হইল। রাক্ষসরাঞ্চ রাবণ ঐ কোটিস্র্র্যসন্কাশ প্রদীশ্ভপাবকসদৃশ দ্রুভগামী রথে আরোহণ করিলেন এবং বহুসংখ্য রাক্ষ্সে পরিবৃত হইয়া বীর্বাতিশব্যে প্রথিবীকে বিদারণপূর্বকই যেন বেগে নিগ'ত হইলেন। চতুদি'কে ত্র্যরব উদ্বিত হইল এবং ম্দশা, পটহ, শৃংখ ও কলহ বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সীতাপহারী ব্রহ্মাতক দুর্বাত্ত রাবণ ছ্য্যামরে স্পোভিত হইয়া রামের সহিত যুম্খার্থ উপস্থিত ; সর্বায় কেবলই ইত্যাকার রব শ্রুত হইতে লাগিল। পূথিবী ঐ শব্দে কম্পিত হইল। বানরেরা ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং বির্পাক্ষ এই তিন মহাবীর রাবণের আদেশে রখারোহণপূর্বক ষ্মার্খার্থ নিগতি হইয়াছে। উহাদের ঘোরতর সিংহনাদে প্রিথবী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। করালকভাশততুল্য রাবণ শরাসন উদ্যত করিয়া যে স্বারে রাম ও লক্ষ্মণ তদভিম্থে বেগগামী রথে

চলিয়াছে। স্ব নিম্প্রভ, চতুদিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ইতস্ততঃ শকুনিগণ ধোরতর চীংকার করিতেছে, অন্ধের গতি স্থালিত ও রক্তবৃত্তি ইইতেছে। ইতাবসরে একটা গ্র আসিয়া সহসা রাবণের ধ্রজদশ্ডে পতিত হইল। চতুদিকে কাক গ্র ও শ্গালগণের অশ্ভ রব। রাবণের বামনের ও বামবাহ্ন মূহ্মর্হ্ন স্পান্দত হইতে স্থাগিল। উহার মূখ বিবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত। অন্তরীক্ষ হইতে ব্জ্ররবে উক্কপোত হইতে লাগিল। রাবণ মৃত্যুমোহে মুখে। তংকালে সে এই সমস্ত মৃত্যুস্চক দ্বাক্ষণ কিছুমার লক্ষ্য না করিয়া রণস্থলে চলিল।

এদিকে বানরেরাও রাক্ষসগণের রথশব্দে উৎসাহিত হইয়া ষ্পার্থ ক্রোধভরে পরদপর পরদপরকে আহনান করিতেছে। রাবণ যুদ্ধভ্মিতে উপস্থিত। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের স্বর্ণখিচিত স্কৃতিক্ষা শরে বানরগণ ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক ছিল, কাহারও বা হৃৎপিশ্ড খাশ্ডত, কেহ চক্ষ্কর্গহীন, কেহ রুশ্ধশ্বাসে পতিত, কাহারও বা পাশ্বদেশ বিদীর্ণ। রাবণ ভোধবিষ্ক্তি নেতে যেখানে চলিল তথার বানরেরা কিছ্তুতেই উহার শরবেগ সহ্য করিতে পারিল না।

মার্মাভিতম সর্গ ॥ ক্রমশঃ রণভ্মি শর্রাক্তর ব্যক্তির আছেন। প্রদীশত বহিং যেমন পতগাগণের পক্ষে দুংসহ হর, সেইর প্রিরারের প্রত্যেক স্থানে রারণের শরপাত বানরগণের দুংসহ বোধ হইতে প্রতির্গ উহারা অভিমান্ত কাতর হইরা অণিনাশিখাবেণ্টিত দহামান হলতীর নুম্মি আর্তন্থরে ইতল্ভতঃ পলাইতে লাগিল। রারণিও মেঘের পশ্চাং পশ্চাং বারুষ্ট মারা শরবর্ষণ করিতে করিতে উহাদের পশ্চাং পশ্চাং চলিল এবং উহাদিরকৈ ক্ষতিবিক্ষত করিয়া রামের নিকট নাইতে লাগিল। তন্দুল্টে স্ক্রীব ক্ষ্মিরারে আক্ষমদ্শ বীর স্বেণকে রাখিয়া বৃক্ষছলেত মহাবেগে চলিলেন। বহুসংখ্য বানর বৃক্ষিলা লইয়া উহার পশ্চাং পশ্চাং ও পাশ্বে পাশ্বে বাইতে লাগিল। মহাবীর স্ক্রীব রণশ্বেলে উপন্থিত হইয়া সিংহনাদ সহকারে ঘোরতর বৃন্ধ আরম্ভ করিয়েন। ব্যাণ্ডবার্ম্ব বেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল ভন্দ ও চুর্ণ করিয়া ফেলে, তিনি সেইর্পে রাক্ষসগণকে ক্ষতিবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মেঘ যেমন বনমধ্যে পক্ষীদিগের উপর শিলাবৃন্টি করে তিনি সেইর্পে রাক্ষসদিগের উপর শিলাবৃন্টি করে তিনি সেইর্প রাক্ষস্কর্দ ও নির্মাতক হইয়া পর্বতের নায় ধরশোয়া হইতে লাগিল। অনেকে রণে ভন্দ দিয়া আর্তনাদশ্বক প্লায়ন করিল। ইত্যবসরে মহাবীর বির্পাক্ষ আর্মি অমুক, আইস, আমার সহিত বৃন্ধ কর', এইর্প স্বনাম প্রবণ করাইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিল এবং গলস্কলেশ আরোহণপূর্বক ভীমরবে বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বির্পাক্ষকে দেখিয়া হ্ন্টমনে প্নর্বার স্থিরভাবে দাঁড়াইল। বির্পাক্ষ শরাসন আকর্ষণপূর্বক স্থােবির প্রতি অনবরত শরব্দিট করিতে প্রবৃত্ত হলৈ। স্থাবি উহার বিনাশসক্ষণে ক্রোথাবিন্দ ইইয়া ব্কহন্তে সম্ফ প্রদানপূর্বক উহার হস্তাকৈ প্রহার করিলেন। হস্তা প্রহারবেগে আর্তর্বকরিয়া ধন্ঃপ্রমাণ স্থানে গিয়া পাঁডত এবং তংকশাং পঞ্চপ্রাম্ভ ইইল। বির্পাক্ষ বাহনশ্না। সে ব্যা ও চর্ম গ্রহণপূর্বক প্রভাগে স্থাবির নিকটম্থ ইইয়া প্রহারের উপক্রম করিল। ইতাবসরে স্থাবির উহার প্রতি সহসা মেখাকার এক

প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। বির্পাক্ষ শিলাপাতপথ হইতে বঢ়িতি কিণিং অপস্ত হইল এবং ভামবিক্সে উহাকে এক খ্যাঘাত করিল। স্থাব ম্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিশালে গালোখানপূর্বক উহার বক্ষে এক ম্থিপ্রহার করিলেন। বির্পাক্ষ ম্পিপ্রহার সহ্য করিয়া জোধাবিন্ট হইল এবং খ্যাঘাতে স্থাবির বর্ম ছিম্মান্তি করিয়া দিল। স্থাবি ম্ছিত হইলেন এবং তংক্ষণাং উথিত হইয়া চপেটাঘাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন, কিস্তু বির্পাক্ষ স্বীয় নৈপ্রণ্য কিণ্ডি, অপস্ত হইয়া প্রহারের উদাম সম্যক বিফল করিয়া দিল এবং স্থাবির বক্ষে প্রকারেশে এক মুন্টাঘাত করিল।

অনন্তর স্থাবি প্রহারের প্রকৃত অবসর পাইরা উহার ললাটে বন্ধ্রণে এক চপেটাছাত করিলেন। বির্পাক্ষ তৎক্ষণাৎ মৃছিত হইরা পড়িল। উহার মৃথ দিয়া রক্তের উৎস ছাটিতে লাগিল, চক্ষা উদ্বৃত্ত ও বিকৃত, সফেন শোণিতে সর্বাধ্য লিশত, কথন অধ্যাপক্ষন হইতেছে, কথন সে পাদ্বপারবর্তন এবং কথন বা আর্ডানাদ করিতেছে। বির্পাক্ষ দেহত্যাগ করিল। তখন দ্ইটি মহাসম্দ্র তীরভ্মি ভান হইলে বেমন তুম্ল শব্দে ডাকিতে থাকে, সেইর্প বানর ও রাক্ষসসৈন্য পরস্পর সন্মুখন হইরা ভীমরবে কোলাহল করিতে লাগিল এবং তৎকালে উদ্বেশ গধ্যার নাায় বারপারনাই ভীষণ হইরা উঠিছা



লশ্ভনৰভিত্তম লগ ॥ উভরপক্ষীর সৈন্য গ্রীক্ষকালীন সরোবরের ন্যার অত্যুক্ত ক্ষর হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ বির্পাক্ষবথ ও এইর্প সৈন্যক্ষর দেখিরা যারপরনাই ক্রোধাবিন্ট হইল এবং স্বপক্ষে ঘোরতর দুদৈব উপস্থিত দেখিরা কিন্তিং ব্যথিত হইল। ঐ সময় মহাবীর মহোদর উহার নিকট্ন্থ ছিল। রাবণ তাহাকে দেখিয়া কহিতে ল্যাগল, মহোদর! একণে একমার তোমার উপরেই আমার সম্পূর্ণ জরাশা আছে, অতএব তুমি বিক্রম প্রদর্শনপূর্বক শর্বধে প্রবৃত্ত হও। আমি এতকাল তোমাকে অর্মাপন্ড দিয়া পোষণ করিয়াছি, এখন তোমার প্রত্যুপকার করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত। তুমি বৃন্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন মহাবাঁর মহোদর ভত্নিরোগ শিরোধার্য করিয়া বহিমধ্যে প্তপোর ন্যায় শহুদৈন্যে প্রবেশ করিল এবং ভত্বিকের উৎসাহিত হইয়া বানরবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল বানরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা লইয়া রাক্ষসগণকে প্রহার করিতেছিল। মহোদর জোধাবিক্ট হইয়া স্বর্শপাচত শরে উহাদের কাহারও হস্ত, কাহারও পদ ও কাহারও বা উর্ছেদন করিতে লাগিল। বানরেয়া অতিমার ভীত হইয়া চত্দিকে পলায়ন করিল এবং অনেকে গিয়া স্থাবির আল্লের লইল। তখন

স্থাবি স্বপক্ষ ছিম্লভিল দেখিয়া প্রবৃত্তবংপ্রকাণ্ড এক শিলা লইয়া মহোদরকে বধ করিবার জন্য মহাবেশে নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর শিলাখন্ড বেগে আসিতে দেখিয়া শরপ্রয়েগেপ্রাক নির্ভায়ে উহা খণ্ড খণ্ড করিল। শিলাও অন্তরীক্ষ হইতে দলবন্ধ পক্ষীর ন্যায় আকুলভাবে ভ্রতলে পড়িল। অন্সতর সাগ্রীব ক্রোধে অধীর হইয়া এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক উহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিরা শরসমূহে উ'হাকে ক্ষতবিক্ষত করিল। পরে সূত্রীব রণভূমি হইতে এক প্রদীশ্ত পরিঘ লইয়া এবং তাহা মহাবেগে বিঘ্রণিত করিয়া ডম্পনারা মহোদরের অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। মহোদরও সহসা র্থ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। তখন একের হলেত প্রদীণত পরিষ এবং অন্যের হলেত ভীষণ গদা। ঐ দুই গোব্যাকার মহাবীর বিদ্যাংশোডিড মেঘের ন্যায় নির্নীক্ষিত হইল এবং উহারা পরস্পর ভীমরবে গন্ধনি করিয়া পরস্পরের সামিহিত হইল। মহোদর ক্রোধডরে কপিরাজ স্ত্রীবের প্রতি ঐ স্ব্প্রভ গদা নিক্ষেপ করিল। স্থাীব রোষার্গলোচনে পরিঘ ন্বারা ঐ ভীষণ গদা নিবারণ করিলেন। গদার প্রতিঘাতে তাঁহার পরিঘও সহসা চূর্ণ হইয়া গেল। পরে তিনি রণভূমি হইতে এক লোহময় ভীষণ মূষল সইয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তাহা নিবারণ ক্রিয়ার জন্য এক গদা নিক্ষেপ করিল। গদা ও মাকল পরস্পরের প্রতিঘাতে তপ্রস্থাস চূর্ণ হইয়া গোল। তখন উভরেই নিরুদ্ধ। উভরেই প্রদীশ্ত বহির নামে ভেজন্বী। উভরেই প্রনঃ প্রনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে কপেটাছাত বা মুখ্যিপ্রহার আরম্ভ করিলেন। তংকালে ঐ দুই বার ছেনুক্তি বাহ্বুক্তে প্রবৃত্ত। উত্থারা কখন ভ্তলে পড়িতেছেন, আবার শাস্ত্রিভিতেছেন। দুইজনই দুর্ভার, দুইজনই বাহাবেগে পরস্পরকে দারে নিকেন্স করিতেছেন। ক্রমশঃ দাইজনই বান্ধে প্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে উভরে থকা গ্রহণপূর্বক ক্লোধভরে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া, প্রহারের অবসর পাইবার জন্য পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে भन्छनाकात विष्ठतम कतिराजे नागिरनन। म्रहेकनरे उर्म्य धवर म्रहेकनरे करनारखत জন্য ব্যস্তা। ইত্যবসরে দুমতি মহোদর বাটিতি স্থোবরের বর্মে মহাবেগে এক খলাঘাত করিল। খলা প্রহাত হইবামাত স্থাবৈর বর্মে রুখে হইরা গেল। তখন মহোদর বর্ম হইতে কেমন ঐ থকা আকর্ষণ করিয়া লইবে ঐ সময় সংগ্রীব উহার উঞ্চীবশোভিত কুন্ডলালক্ষত মৃতক ন্বিখন্ড করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রাক্ষসসৈনা দীনমনে বিষয় বদনে ভরে পলাইতে লাগিল। সাম্রীব হার্ট হুইয়া বানরগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তন্দ্রণ্টে রাবণের যারপরনাই ক্রোধ উপস্থিত হইল। রাম পলেকিত হইলেন। সংগ্রীব মহোদরকে বিদীর্ণ পর্বতের বৃহৎ খণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া স্বতেজে স্থাবং উজ্জ্বল বীরপ্রীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অশ্তরীকে সূরে সিম্প ও যক্ষ, ভাতলে जनाना कीर प्रकलिंह सर्वारम न्निलाम्बर केशास निवासन कीराज नामिन।

**জন্টনরভিত্তম দর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর মহাপাশ্ব মহোধরকে** বিনণ্ট দেখিরা স<sub>ন্</sub>গ্রীবের প্রতি জোধাবিষ্ট হইল এবং অধ্যদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শর দ্বারা উহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। তখন বানরগণের মধ্যে কাহারও বাহ্ ছিল্ল এবং কাহারও বা পাশ্ব খন্ডিত, অনেকের মুস্তক বার্ভরে বৃদ্তচ্যুত

<sup>🏲</sup> দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। সকলে বিষয় ও হতজ্ঞান। তখন মহাবীর অধ্যদ পর্বাকালীন সম্দ্রবং বেগে গর্জান করিয়া উঠিলেন এবং মহাপাশ্বাকে এক লোহময় উজ্জ্বল পরিষ প্রহার করিলেন। মহাপাশ্বা তৎক্ষণাং বিচেতন হইয়া রথ হইতে সার্রাথর সহিত ভ্তলে পতিত হইল। ইত্যবসরে অঞ্জনস্ত্পকৃষ্ণ মহাবীর জাম্ববান মেঘাকার স্বযুখ হইতে বহিগত হইলেন এবং ক্লোধভরে এক গিরিশ্লগত্লা প্রকাশ্ড শিলার আঘাতে উহার অশ্বকে বিনাশ এবং রথ চ্প্রিকালেন।

পরে মহাবাহ্ মহাপাদর্থ মৃহ্ত্মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া শর্রানকরে অঞ্চাদকে প্নর্থার বিন্দু করিল এবং তিন শরে জাদ্বানের বক্ষ বিন্দু করিয়া সরজালে গবাক্ষকে কত্রিক্ষত করিছে লাগিল। তথন অঞ্চাদ ক্রোধানিন্দু ইইয়া স্থ্রিদ্মবং প্রদীশত এক লোহপরিছ গ্রহণ করিলেন এবং উহা দুই হস্তে মহাবেগে বিঘ্রিণিত করিয়া দ্রবতী মহাপাদেবর বিনাশোন্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। পরিঘ নিক্ষিত ইইয়া সাড়ক। পরে অঞ্চাদ সামিহিত ইইয়া কেরাসন এবং মন্তকের উক্ষীর স্থালিত ইইয়া পড়িল। পরে অঞ্চাদ সামিহিত ইইয়া ক্রোধভরে উহার কুন্ডলালন্ডত কর্ণম্পে স্বেশে এক চপেটাঘাত করিলেন। মহাপাদর্শও এক হন্তে লোহময় তৈলচিঞ্জণ প্রশাল লইয়া ক্রোধভরে উহার বামসকথে প্রহার করিল। কিন্তু মহাবীর অঞ্চাদ ঐ পরশ্পপ্রহারে কিছ্মান বাথিত না ইইয়া জ্বার এবং সে তৎক্ষণাং বিন্দু ইইয়া ছাত্তলে পতিত ইইল। তখন রাজ্যানা আকুল, রাবণও বারপ্রনাই ক্রোধাবিত্য ইইল। বানরেরা সন্তন্ত ইইয়া জার্ল, রাবণও বারপ্রনাই ক্রোধাবিত্য ইইল। বানরেরা সন্তন্ত ইইয়া জার্ল করিল। অট্রালিকা ও প্রন্থারের সহিত সমগ্র লঙ্কাপ্রেই ক্রম বিদ্যাণ ইইডে লাগিল। দেবতারাও মহাহর্ষে কেলাহল করিতে লাগিলেন

নৰনৰভিত্তম লগ ॥ অনুভূত্তি রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল বির্পাক্ষ, মহোদর ও মহাপাশ্বকৈ বিনশ্ট দেখিয়া জোধাবিষ্ট হইল এবং সার্থিকে ছরা প্রদর্শনপূর্বক কহিল, দেখ, আমার আমাত্যগণ বিনন্ট হইয়াছে এবং নগরও বহুদিন বাবৎ রুখ্য হইয়া আছে। আজ আমি রাম ও লক্ষ্যুণকে বধ করিয়া এই দুর্বিশ্বহ দুঃখ অপনীত করিব। সীতা যাহার প্রুপফল, সম্প্রীব, জান্ববান, কুম্বে, নল, ন্বিবিদ, মৈন্দ, অংগদ, গন্ধমাদন, হন্মান, স্থেশ ও অন্যান্য ব্রপতি বানর বাহার শ্যোপ্রশাখা, আমি আজে সেই রামর্প মহাবৃক্ষকে ছেদন করিব। এই বলিয়া রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে দশ দিক প্রতিধর্ননত করিয়া রামের অভিমূখে চলিল। উহার রথশব্দে বন পর্বত ও নদীর সহিত সমগ্র পৃথিবী বিচলিত এবং সিংহ ও ম্লপক্ষী ভীত হইয়া উঠিল। রণস্থল বানরসৈনো অতিমাত্র নিবিড়। রাক্ষসরাজ রাবণ উহাদিগকে বধ করিবার নিমিন্ত ব্রহ্মানিমিত মহাধোর তামস অস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্র-প্রভাবে বানরেরা দৃশ্য ও রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনেকে যুদ্ধে পরাঙ্মা্থ হইয়া পলায়ন করিল। পলায়নকালে উহাদের পদোখিত ধ্লিজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফলতঃ তংকালে ঐ দ্বনিবার অন্ত কাহারই সহ্য হইল না। এইর্পে বানরসৈন্য ক্রমশঃ অপসারিত হইলে রাক্য অদ্রে দৃর্জ্প রামকে দ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দ<sup>্</sup>ডায়মান দেখিতে পা**ইল। ঐ সম**র পদ্মপলাশ-লোচন রাম গগনস্পশা<sup>শ</sup> শরাসন অবন্টম্ভনপূর্বক ব**্রুমার্থ প্রস্তৃত হই**রা আছেন।

অনন্তর মহাবীর রাম দ্বাত্মা রাবণকে উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে ধন্ গ্রহণপূর্বক মহাবেগে মহাশব্দে বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। উ'হার কোদণ্ড-টব্কারে প্রথিবী বিদীর্ণ হইয়া সেল এবং রাক্ষনেরা ভরে মুছিত হইতে লাগিল। রাবণ রাম ও লক্ষ্যণের সম্মুখীন। সে চন্দ্রসূর্বের সন্নিহিড রাহার ন্যায় শোডি**ড** হইতেছে। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ উহার সহিত যুল্থার্থ প্রস্তৃত হইলেন এবং উহার প্রতি অণিনশিখাকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শনপূর্বক একটি শর এক শর শ্বারা, তিনটি শর তিন শর শ্বারা এবং দশ্টি শর দশ শর ম্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। রাকা এইব্রুপে লক্ষ্মণকে অতিক্রম ক্রিয়া পর্বতবং অটল মহাবীর রামের সমিহিত হইল এবং রোষার পলোচনে উ'হার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামও শীন্ত ভল্লান্দ্র গ্রহণপ্রবিক তান্নিক্ষিণ্ড উরগভাষণ স্তাক্ষা শর ছেদন করিতে লাগিলেন। উ'হারা উভরেই দুর্জার। কথন পরস্পর পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে বহুক্ষণ মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছেন। তখন ঐ দুই কৃতান্ততুল্য মহাবীরকে দেখিয়া জীবগণ অত্যন্ত ভাত হইল। নভোমণ্ডল বর্ষাকালীন বিদ্যাদ্যামমণ্ডিত মেবের ন্যায় উ'হাদের শরজালে সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া গেল এবং শরসম্ভের পরস্ক্রেড্ডেলবে উহা যেন গবাক-পর-পরার শোভিত হইতে লাগিল। দিবসেও বিশি অস্থকারময়। উ'হারা পরস্পর পরস্পরের বধার্থী হইরা, ব্রাস্তর ও ইন্দের ন্যার ব্যেরতর যুক্ষ করিতে লাগিলেন। দুইজনই সমরাবিশারদ এবং সুক্রেনই অস্ত্রবিদগণের শ্রেন্ড। উত্থারা বে-যে স্থান দিয়া যাইতেছেন সেই-সেই স্থানে বার্বেগান্দের্গিত সম্মুতরগ্গবং শরতরগা বিস্তার হইতে লাগিল। বিস্তার বহুসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিল।

আন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বিমের ললাটে বহুসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিল। রাম ঐ ভীমশরাসননির্মান বিশেশকাশিত নারাচ অন্যে বিশ্ব হইরা কিছুমার ব্যথিত হইলেন না। পরে ব্রিন ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণপূর্বক মন্ত্র জপ করিয়া নিরবজ্জিল ভীষণ অন্য নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সমন্ত শর রাক্ষসরাজ রাবণের মেঘাকার দুভেণ্য কবচে নিপতিত হইয়া উহাকে কিছুমার ব্যথিত করিতে পারিল না। পরে সর্বান্তরকুশলী রাম উহার ললাটে প্নের্বার স্তৃতীক্ষা অন্য নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমন্ত পঞ্চশীর্ষ সপাকার শর প্রতিঅন্যে প্রতিহত হইলেও উহার ললাট ভেদ করিয়া শনশন শব্দে ভ্গতে প্রবিশ্ট হইল। রাবণ অতিমার ক্রোধাবিল্ট। সে রামের প্রতি মহাঘোর আসার অন্য নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ইলার সকল অন্য সিংহ ও ব্যায়ের মুখাকার, কতকগ্রিল কব্দ কার ক্রাকার, কতকগ্রিল করাহ কুকুরে ও কুকুটের মুখাকার, কতকগ্রিল মকর ও সপেরি মুখাকার। ঐ সকল অন্য ব্যাদিত্যমুখে শনশন শব্দে পড়িতে লাগিল। রাবণ রুণ্ট সপের ন্যায়া নিক্ষণাস ফেলিতে ফেলিতে মায়াবলে রামের প্রতি এই সকল শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

তখন রাম আসন্র অন্দে আছের হইরা অখনাস্থা নিক্ষেপ করিলেন। এই সমস্ত অন্দের মধ্যে কোনটি অখিনর ন্যার, কোনটি স্বের্বের ন্যার, কোনটি উল্কার ন্যার, কোনটি বিদাং ও কোনটি গ্রহনক্ষাের ন্যার উজ্জনে। রামের অখনান্দে ঐ সমস্ত আস্বের অস্য অবিলন্দেই ছিল্লভিল্ল হইরা গোল। তব্দুর্গেট স্থােবি প্রভাবি কামর্পী বানরগণ অত্যন্ত হুন্ট ইইরা রামকে বেন্টনস্বেক্ সিংছনাছ করিতে লাগিল। শততম সর্গা। তখন রাবণ আসার অসত ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধাবিন্ট হইল এবং মর্মবিহিত ভীষণ মায়াস্ত্র পরিত্যাগ করিল। উহার শরাসন হইতে প্রদীশত বজুসার শ্লা, গদা, মুখল, মুখলর, ক্টপাশ, প্রদীশত অর্থনি তীর প্রলয়বায়্র নাায় নিঃস্ত হইতে লাগিল। অস্ত্রবিং রাম গান্ধর্বাস্তে ঐ সকল অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন রাবণ ক্রোধাবিন্ট হইয়া সৌরাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিল এবং উহার শরাসন হইতে প্রদীশত চক্রসকল চতুর্দিকে নিঃস্ত হইয়া চন্দ্রস্ব্প্রহের ন্যায় আকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রাম তৎসম্দেয় স্ত্রীক্ষ্য শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে রাবেশ দশ শরে রামের মর্মস্থল বিন্ধ করিল। কিন্তু তৎকালে রাম তণদারা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

অন্নতর মহাবীর লক্ষ্যণ ক্লোধাবিন্ট হইরা সাতিটি শরে রাবণের ন্মুণ্ডাচিহিত ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং সার্রাধ্বর কুণ্ডলালগ্ড্ত মুস্তক দ্বিশণ্ড করিয়া পাঁচ শরে রাবণের করিশ্ণ্ডাকার ধন্ ছেদন করিলেন। ঐ সময় বিভীষণও লম্ফ প্রদানপূর্বক উ'হার নীলমেঘাকার পর্বতসদৃশ অম্বসকল পদাঘাতে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক উ'হার প্রতি ক্লোধভরে দীশ্ত অর্শনির নাায় এক শাস্তি নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্যণ বিভীষণের প্রতি ঐ মহাশন্তি নিক্ষিণ্ড দেখিয়া অর্থপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফ্রেইলেন। বানরেয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং ঐ স্বর্ণমালিনী শান্ত ক্রিটাছিয় হইয়া আকাশ্চাত বিস্কৃতিলগ্যক জন্মুন্ত উম্কার নাায় ভ্তেমি সাজন।

বিস্ফালিগায় জনলন্ত উপ্কার ন্যায় ত্ত্রে রাজ্ব।

অন্তর দ্রাজা রাবণ আর একটি শুরি হিণ করিল। উহা স্বতেজে উন্জাল,

অমোঘ ও ষমেরও দ্বংসহ। ঐ শাহ্রি বিল্লে হওয়তে বছরং তেজে
জনলিতে লাগিল। এই অবসরে স্কার্তার লক্ষাণ বিভাষণের প্রাণসন্কট ব্রিঝা
শীঘ্র তাহার সিমিহিত হইলেন এবং তাহাকে রক্ষা করিবায় নিমিত্ত রাবণের
প্রতি শরব্দিট করিতে লাগিলে। তখন রাবণ দ্রাত্বধে উৎসাহ পরিত্যাণ করিল
এবং লক্ষ্যণের প্রতি দ্যালিপাতপ্রক কহিল, রে বলগার্বিত! তুই যখন স্বয়ং
যুদ্ধে প্রত্ত হইয়া বিভাষণকে শক্তি হইতে রক্ষা করিলি তখন আমি উহাকে
ছাড়িয়া ইহা তোর প্রতিই নিক্ষেপ করিব। এই শত্রেশাণিতলোল্প শক্তি আজ
নিশ্চমই তোর প্রাণ সংহার করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ ঐ জনলত শক্তি লক্ষ্যণের প্রতি ক্লেখভরে নিক্ষেপপ্রেক সিংহনাদ করিতে লাগিল। শক্তি ময়দানবের মায়ানিমিত অভ্যাণ্টাযুত্ত ঘোরনিনাদী ও অমোঘ। উহা মহাবেগে নিক্ষিণত হইবামার লক্ষ্যণের দিকে
বন্ধুবং ঘোর গভীরনাদে যাইতে লাগিল। তন্দুভে রাম ভাত হইয়া কহিলেন,
ব্যাহত ব্যাহত ক্রিমত, লক্ষ্যণের মঞ্চল হউক। শক্তি! ভোষার সমস্ত উদ্যম বিন্দুট
হইয়া যাক, তুমি বার্থ হও। অনন্তর ঐ উরগরাদ্রের জিহ্নার নাায় করাল শক্তি
বেগে আসিয়া নিভাকি লক্ষ্যণের বন্ধ ভেদ করিল এবং নিক্ষেপবেগে বক্ষমধ্যে
গাঢ়তর নিমণন হইল। লক্ষ্যণ মুছিতি হইয়া পড়িলেন। সমীপম্প রাম উইতেক
ভদবস্থ দেখিয়া প্রাভ্নেতে বারপরনাই বিষয় হইলেন। ভাইয়ে নেত হইডে
দরদ্বিতধারে শোকাশ্র বহিতে লাগিল। পরে তিনি ম্হত্র্কাল চিন্তা করিয়া
ক্রেধে যুগান্তবহির নাায় জন্লিয়া উঠিলেন এবং ভংকালে বিষাদ একান্ত অনর্থকর
ভাবিয়া রাবণবধ্যে উৎসাহিত হইলেন। দেখিলেন, মহাবীর লক্ষ্যণ শক্তি ন্বায়া
গাচতব বিশ্ব ও রক্তান্ত হইলা সসপ্রিশলবং দণ্ট হইতেছেন।

অন্তব বানরেরা উ'হার কক্ষ হইতে শক্তি উম্থার করিবার জন্য যত্ন করিতে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগিল, কিন্তু উহারা রাবণের শরে ব্যথিত হইয়া তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার' হইতে পারিল না। ঐ শত্র্ঘাতিনী শক্তি লক্ষ্যণের বক্ষ ভেদপূর্ব ক ভূমিদপ্শ করিয়াছে। তখন মহাবল রাম দুই হস্তে ঐ শক্তি ধারণ ও উৎপাটন করিয়া লোধভরে ভাগ্গিয়া ফেলিলেন। তংকালে রাবণ তাঁহার প্রতিও মর্মভেদী শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে ড্রাক্ষেপ না করিয়া, লক্ষ্যণকে সনেহে আলিংগনপূর্বক স্থাবি ও হন্মানকে কহিলেন, দেখ, এখন তোমরা **লক্ষ্যণকে এইরংপে বেল্টন করিয়া থাক। যাহা আমার বহুদিনের প্রার্থিত এক্ষণে** সেই বীরত্ব প্রদর্শনের কাল উপস্থিত। আজ আমি এই পাপিন্ঠকে বধ করিব। বর্ষার অভ্যাদয়ে চাতকের যেমন মেঘদর্শন প্রার্থনীয়, সেইর্প এই দুরাত্মার দর্শন আমারও প্রার্থনীয় হইয়াছে। একণে আমি সতাই প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমরা শীঘ্রই এই প্রথিবীকে হয় রাবণশ্ন্য নয় রামশ্ন্য দেখিতে পাইবে। আমার রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্যটন, জানকী-অপহরণ, রাক্ষসসমাগম সমস্তই ঘটিয়াছে। আমি এইর ্প ঘোর মানসিক দুঃখ এবং নরক্যাতনাসদৃশ শারীরিক কণ্ট পাইয়াছি, কিন্তু বলিতে কি, আক্র্যাই দ্রাত্মা রাবণকে বধ করিয়া এই সমস্তই বিস্মৃত হইব। আমি যাস্ত্রী জন্য এই বানরসৈন্য এখানে আনিয়াছি, বালীকে বধ করিয়া স্ত্রীবের হসে ক্রেজাভার দিয়াছি এবং সেতৃবন্ধন-প্রক সাগর পার হইয়াছি, আজ সেই স্থাপ আমার দ্ভিসংথ উপস্থিত। দ্ভিতবিষ্ উরগের চক্ষে পড়িলে যেমন ক্রেই বাঁচিতে পারে না, বিহগরাজ গর্ভের চক্ষে পাড়িলে সপের যেমন আর মিংকর নাই, সেইর্প এই দ্রাত্ম আজ আমার দ্ভিত্তপথে উপস্থিত, আমি এখুবাইইাকে বিনাশ করিব। বানরগণ! তোমরা পর্বত-শিখরে বসিয়া আমাদের যুক্তিনি কর। আজ সিন্ধ চারণ গন্ধর্ব এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক রামের রামদ স্থিচকে প্রতাক্ষ কর্ন। আজ এমন অভ্যুত কার্য করিব যে যাবং এই প্রথিবী তাবং সকলেই তাহা ঘোষণা করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম রাবণের প্রতি শর্রানক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণঙ মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে সেইর্প রামের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের শর প্রদপ্র আহত হওয়াতে রণ্ম্থলে একটি তুম্বল শব্দ উত্থিত হইল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তংসম্দর খণ্ড খণ্ড হইরা দীণ্ডম্থে ভ্তলে পড়িতে লাগিল। উভয়ের জ্ঞ্যা-নির্ঘোষে সমস্ত জীব বারপরনাই ভীত। ইত্যবসরে রাবণও রামের শরে নিপীড়িত হইয়া বাতাহত মেধের ন্যায় রণম্থল হইতে শীঘ্র পলায়ন করিল।

একাধিকশতভ্য সংগ ॥ জনন্তর রাম স্বেশকে কহিলেন, স্বেশ এই লক্ষ্মণ সপ্রিং ভ্তলে লাঠিভ হইতেছেন। ইনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। ইংহাকে এইর্প রক্তান্ত ও কাতর দেখিয়া আমার শোকতাপ বিধিত ও অন্তরাদ্মা আকুল হইতেছে। এক্ষণে আমি যে আর যদেশ করি আমার এর্প শক্তি নাই। হা! যদি লক্ষ্মণ বিন্দুট হন তবে আমার জ্বীবন ও স্বেখই বা কি প্রয়োজন। আমার বলবীর্য কৃতিত হইতেছে, হস্ত হইতে ধন্ স্থালিত, শরসকল অবসল, দ্লিট বাষ্পাকৃল, স্বান্থাবং সর্বান্ধ শিখিল এবং চিন্তা অতিমান্ত বলবতী; প্রাণ্ত্যাগেও আমার বারংবার ইছে। হইতেছে।

ঐ সময় লক্ষ্যণ মর্মবেদনায় অম্পির হইয়া বিকৃত স্বরে চিংকার করিতেছিলেন, তম্পুণেট রাম আরও বিষয়া ও আকুল হইলেন এবং সুক্রেণকে পানবার কহিতে লাগিলেন, সংবেণ! ভাই লক্ষ্মণকে রণস্থলে ধ্লির প্রান্ধান পেথিয়া জয়গ্রী-লাভও আমার প্রতিপ্রদ হইতেছে না। চন্দ্র আলি থাকিয়া কি অনোর প্রতি ভাতত আনার স্থাত প্রদেশ হংতে হে না। চন্দ্র আন্ত্রে আনাবান কি অনার প্রাতি
উৎপাদন করিতে পারেন? এখন আমার যুক্তি কাজ কি? এবং জাবনেই বা
প্রয়োজন কি? আমি যখন বনবাসী হই তার এই মহাবার আমার সংগ্য সংগ্য
আসিয়াছিলেন, একণে আমিও যমলেনে হার সংগ্য সংগ্য যাইব। ইনি লবজনবংসল এবং আমার অত্যাত অব্যাত ; ক্টযোধা রাক্ষসের হলতে ই'হারই
এইর্পে দ্রবক্থা ঘটিল। হা। দেশে দেশে কা ও দেশে দেশে বন্ধ্য পাওয়া যায়,
কিন্তু এমন দেশ দেখিতে প্রতি না যেখানে সহোদর প্রাতা প্রাণ্ড হওয়া যাইতে
পারে। স্বেশেণ লক্ষ্য বৃত্তিত একণে আর আমার রাজ্যলাভে ফল কি। হা! আমি অবোধ্যায় গিয়া পুত্রবংসলা অন্বা সুমিলাকে কি বলিব। তিনি যখন প্রেশেকে আমায় লাঞ্না করিকেন, ভাহা কির্পে সহ্য করিব। আমি জননী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকেই বা কি বলিব এবং ভরত ও শর্ঘা আসিয়া যখন আমায় এই কথা জিজ্ঞাসিবেন যে, তুমি লক্ষ্মণকে সংগা লইয়া বনে গেলে, কিন্তু তদ্বাতীত কেন আইলে; তখন আমি তাঁহাদিগুকেই বা কি বলিব। হা! এক্ষণে আত্মীয় দ্বজন সকলের লাঞ্না সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়। না জানি আমি পূর্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, সেই কারণে ধার্মিক লক্ষ্যণ আজ বিনষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে পতিত আছেন। হা দ্রাতঃ! হা মহাবীর! তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকাল্ডরে বাও। আমি তোমার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি, তুমি কেন আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না। এক্ষণে উঠ, চক্ষ, উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ। আমি পর্বত বা বনমধ্যে শোকার্ত প্রমন্ত ও বিষয় হইলে তুমিই প্রবোধবাক্যে আমার সাল্যনা করিতে, এখন কেন এইর প নীরব হইয়া আছ।

অনন্তর সংখেণ রামকে ব্যাকুল মনে এইর প পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিল, মহাবার! তুমি এই নির ংসাহকর বাদিও ও শোকজনক চিন্তা পরিত্যাগ কর। এই বাদিও ও চিন্তা শহনে শিক্ষণত শরের নায়ে অতান্ত অনিতকর। শ্রামান লক্ষ্মণ জাবিত আছেন। ঐ দেখ ই'হার মুখশ্রী প্রভাব্ত ও স্প্রসম ; উহা বিকৃত ও

শ্যামবর্ণ হয় নাই। উ'হার করতল পদ্মপত্রের ন্যায় আরম্ভ এবং নেত্র জ্যোতিম্মান। রাজন্ ! মৃত ব্যক্তির কদাচ এইর প র প প্রতাক্ষ হয় না । এক্ষণে তুমি শোক তাপ দ্রে কর। লক্ষ্যণ প্রসারিতদেহে শয়ান, উ'হার হুংপিন্ড মাহামহিং স্পান্ত হওয়াতে শ্বাস প্রশ্বাস অনুমিত হইতেছে।

প্রাপ্ত সংযোগ রামকে এই বলিয়া হন্মানকে কহিলেন, সৌম্য! জাদ্ববান পুর্বে তোমায় যাহার কথা বলিয়াছিলেন, তুমি সেই ঔষধি পর্বতে যাও এবং তাহার দক্ষিণ শিখরে যে-সকল ঔর্বাধ জন্মিয়াছে তুমি গিয়া শীঘ্র তাহা আনয়ন কর। তুমি সক্ষাণের আরোগ্য বিধানার্থ বিশ্বাকরণী, সাবণ্যকরণী, সঞ্জীবনী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ঔর্বাধ শীঘ্রই আন।

অনন্তর মহাবীর হন্মান ঔষধি পর্বতে উপন্থিত হইলেন এবং তলাধ্যে ঔষধির সন্ধান না পাইয়া ইতিকর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন আমি এই গিরিশ্রণ লইয়া প্রস্থান করি। সংক্ষেপ কহিয়াছিলেন এবং আমিও অনুমানে বুঝিতেছি, এই শ্পেই ঔষধি আছে। এক্ষণে বদি বিশল্যকরণী লইয়া না যাই তবে লোকে আমায় অঞ্চ বলিবে। আর বদি বৃথ্যু চিন্তার কালাতিপাত হয়. তাহাতেও লক্ষ্যুগের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে 🔀

এই চিন্তা করিয়া হন্মান প্রিণিতব ক্রিটিভত নীলমেঘাকার উর্বাধন্তা বারত্তর আলোড়ন ও উৎপাটনপর্বক তাহা হৈ হলেত লইয়া অন্তরীকে উথিত হইলেন এবং মহাবেগে স্বেণের নিক্ট উপস্থিত হইলা উহা অবতারণপ্র্বক বিশ্রামান্তে কহিলেন, স্বেণ ! আরি তামার নির্দেশ্য উর্বাধ অন্সন্ধান করিয়া পাই নাই, এইজন্য সমগ্র শৃঞ্জি কিনার নিকট আনরন করিলাম। অনন্তর স্বেণে হন্মানেয়া ব্যোচিত প্রশংসা করিয়া উর্বাধ সন্ধান করিয়া করিল। বান্তেরা হন্মানেয়া ব্যোচিত প্রশংসা করিয়া উর্বাধ সন্ধান করিয়া

লইল। বানরেরা হন্মানের স্বিদ্নকর মহৎ কার্য দেখিরা অত্যন্ত বিশ্নিত হইল। পরে সামেণ ঔর্ষাধ পেছিন্পার্বক লক্ষ্যাণকে আদ্রাণ করাইলেন। লক্ষ্যাণও উহার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গন্ধ আদ্বাণ করিবামান্ত বিশলা ও নীরোগ হইয়া অবিলম্বে গান্তোখান করিলেন। বানরেরা প্রতি মনে উভাকে প্নঃ প্নঃ সাধ্বাদ করিতে লাগিল। রাম 'আইস আইস' বলিয়া বাজ্পাকুললোচনে গাঢ় আলিজ্যনপূর্বক কহিলেন, বংস! আমি ভাগাবলেই তোমায় প্নেজীবিত দেখিলাম। তুমি মৃত্যুম্বে পতিত হইলে আমার জানকীলাভ, জয় ও জীবনেই বা কি প্রয়োজন।

অন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ রামের এইর্প বাক্যে ও কার্যশিথিলো অতাতত দুইথিত হইয়া কহিলেন, আর্য! প্রে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন ক্ষ্ম লোকের ন্যায় এইর্প শৈথিলা প্রদর্শন করা কি আপনার উচিত হয়? প্রতিজ্ঞাপালন মহত্বের লক্ষণ। সতাশীল মহাত্মারা কদাচ কথার অন্যথাচরণ করেন না। বীর! এক্ষণে আপনি কেন আমার জন্য এইর্প নিরাশ হন। আজ দুর্বৃত্ত রাবণকে সসৈন্যে সংহার কর্ন। যে সিংহ দল্ভবিশ্তারপূর্বক গর্জন করিতেছে হস্তী কি তাহার নিকট নিশ্তার পায়? সেই দুল্ট আজ নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে। আমার ইছা যে সূর্য অসত না হইতেই আপনি তাহাকে বধ কর্ন। যি প্রতিজ্ঞারক্ষা ধর্ম হয় যদি জানকী-উন্ধারে আপনার যত্ন থাকে, তবে শীয়্ট আমার এই কথা রক্ষা কর্ন।

শ্বাধিকশত্তম সর্গ ॥ এই অবসরে রাক্ষসরাজ রাপ্তা অনা এক রথে আরোহণপূর্বক স্থের প্রতি রাহ্র ন্যায় রামের অভিন্তা উপস্থিত হইল এবং মেঘ যেমন পর্বতে বৃত্তিপাত করে সেইর্প উ'হারে লক্ষ্যা করিয়া বক্সার শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তথন মহাবীর রাজি শাসন গ্রহণপ্রেক উহার প্রতি দীত-পাবকত্ল্য স্বর্গথচিত শরসকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দেবতা, গাধ্ব ও কিম্নরগণ রামকে অতিলে দাভায়মান এবং রাবণকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়া পরস্পর কহিতে ক্রিগলেন, একজন রথে আর একজন ভ্তলে; এর্প অবস্থায় উভরের তুলার্প যুম্পস্ভাবনা হইতে পারে না। তথন স্বরাজ ইল্ম উ'হাদের এই স্কৃত্তিক কথা শানিয়া মাতলিকে কহিলেন, মাতলি। তুমি শান্ত রথ লইয়া রামের নিকট যাও এবং উ'হাকে গিয়া বল, দেবরাজ আপনার নিমিত্ত এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন। সার্বিথ! তুমি প্রিবীতে গিয়া এই স্মহৎ দেবকার্য সাধন করিয়া আইস।

তখন স্বসারথি মাতলি ইন্দুকে নতাশিরে প্রণামপ্রেক কহিলেন, স্বরাজ! আমি শীঘ্র গিয়া রামের সারখ্য করিতেছি। এই বলিয়া তিনি রখে স্বর্ণাভরণ ও শেবতচামরে স্পোভিত হরিংবর্ণ অধ্বসকল যোজনা করিলেন। ঐ রখ স্বর্ণাছর বৈদ্যাম্যক্রের্য্ক, কি কণীজড়িত ও প্রাতঃস্থাপ্রভ। উহার যুক্তদন্ভ স্বর্ণায়য়। মাতলি ঐ রখে আরোহণ ও স্বর্গ হইতে অবরোহণপ্রেক কণাহন্তে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রখোপরি অবস্থান করিয়াই কৃত্যঞ্জিপ্টে রামকে কহিলেন, বীর! স্বররাজ ইন্দ্র আপনার বিজয়লাভার্থ এই রখ পাঠাইয়াছেন এবং এই প্রকাশ্ড ইন্দ্রধন্, এই উজ্জ্বল করচ, এই স্থাসকলাশ শর, আর এই নির্মাল শিক্তি প্রেরণ করিয়াছেন। আমি সারখ্যে নিয়ক্ত হইতেছি। আপনি এই রখে আরোহণপ্রেক ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইর্প এই দ্র্ব্ত রাবণকে বিনাশ করন।

অনন্তর রাম দেবরথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপর্থক দেহশীভে সমস্ত লোক দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ উদাত করিলাম, আরু ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই তোরে বধ করিব। যে-সকল রাক্ষস এই রণ্নথলে বিনন্ধ হইয়াছে, আরু তোরে মারিয়া তাহাদেরই অন্র্পুপ করিয়া রাখিব। তুই থাক্, এই শ্লপ্রহারে এখনই মৃত্যুদর্শন করিবি। এই বলিয়া রাবণ রামের প্রতি ঐ ভীষণ শ্ল মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। অন্তর্ধন্টায্র শ্লে আকাশে নিক্ষিত হইবামার মহানাদে বিদ্যুতের ন্যায় স্বতেরে সকলের চক্ষ্ম প্রতিহত করিয়া যাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র যেমন প্রলয়বহিকে জলধারায় নিবারণ করিবার সেইর্প মহাবীর রাম ঐ শ্ল বেগে আসিতে দেখিয়া শরধারায় নিবারণ করিবার চেন্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহি যেমন পত্তগগণকে ভস্মসাং করিয়া ফেলে সেইর্প ঐ মহাশ্লে রামের সমস্ত শর বিফল করিয়া যাইতে লাগিল। তখন রাম অধিকতর কোধাবিক্ট হইলেন এবং ইন্দ্রসারথি মাতলির আনীত ইন্দের মনোমত এক শ্রি গ্রহণ করিলেন। ঐ শ্রি বলপ্রেক উত্তোলিত হইয়া যুগান্তকালীন উক্রার ন্যায় অন্তর্গক উত্তাসিত করিল এবং মহাবেগে নিক্ষিণ্ত হইবামার গারগ্রিত লন্টারবে মুখ্রিত হইয়া শ্লের উপর গিয়া পড়িল। শ্লেও তৎক্ষণাং ছিম্ভিম ও নিক্ষত হইয়া গেল।

অনশ্তর মহাবার রাম শর্রানকরে রাক্ষসরাজ রাবণের বেগবান অধ্বসকল ভেদ করিয়া উহার বক্ষ ও ললাট বিশ্ব করিলেন্ রামণের সর্বাধ্য ছিল্লভিন্ন হওয়াতে অনগল রক্তধারা বহিতে লাগিল এবং বহি ইস্ত ও বহু মস্তক নিবন্ধন সে স্বয়ং যেন সমন্টিকশ্ব হইয়া প্রতিপত অংশাক্ত বিক্ষের ন্যার শোভা পাইল।

ব্যাধিকশতভা লগা ॥ তথন ব্যক্তিরজ রাবণ রামের শরে নিপাঁড়িত হইরা ক্রোধাবিন্ট হইল এবং শরাসন্ধ্রিকারণপ্র ক মেঘ বেমন জলধাররে তড়াগ প্রাক্তির সেইর্প রামের প্রাক্তির করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবার রাম অটল পর্বতের ন্যার স্থিরভাবে প্রভিত্তিরা তালিক্ষণত শরসকল নিবারণ করিলেন। পরে রাবণ ক্ষিপ্রহন্তে স্থারিশ্যপ্রকাশ সহস্ত সহস্ত শর লইয়া রামের বন্ধ বিন্দ করিতে লাগিল। রাম ঐ সমস্ত শরে ক্তবিক্ষত ও রক্তাক হইরা অরণে বিক্সিত কিংশ্রক ব্রুবং নিরীক্ষিত হইলেন এবং অতান্ত ক্রোধাবিন্ট হইরা ব্রান্ত স্ত্রের ন্যার প্রথম শরসকল গ্রহণ করিলেন। রণম্থল ঐ দ্বই বারের শরে শরে অন্ধ্রারম্ম, তালিবন্ধন উহারা পরস্পর প্রস্পরকে আর দেখিতে পাইলেন না।

অনশ্তর রাম হাস্য করিয়া ক্রোথভরে কঠেরে বাক্যে কহিলেন, রে রাক্ষ্সাধম! তুই না ব্রিয়া জ্বনন্থান হইতে আমার ভার্যা অসহায়া জ্বানকীরে অপহরণ করিয়াছিস, এই পাপে তোরে শীঘ্রই নল্ট হইতে হইবে। জ্বানকী সেই মহারণ্যে অসহায় অবন্ধায় ছিলেন, তুই তাঁহাকে বলপ্র্রক হরণ করিয়া আপনাকে শ্রমনে করিতেছিস। বাহার ন্বামী সামিহিত নাই, তুই সেই ন্যীলোকের প্রতি কাপ্রের্যোচিত ব্যবহার করিয়া আপনাকে শ্রমনে করিতেছিস। রে নির্গজ্ঞ! তুই সংপথল্রণ্ট ও অতি দ্রুচরিত্ত। তুই দুল্ভরে সাক্ষাং মৃত্যুকে ক্রেড়ে করিয়া আপনাকে শ্রমনে করিতেছিস। তুই বক্ষেত্রর সাক্ষাং মৃত্যুকে ক্রেড়ে করিয়া আপনাকে শ্রমনে করিতেছিস। তুই বক্ষেত্রর সাক্ষাং মৃত্যুকে ক্রেড়ে করিয়া আপনাকে শ্রমনে করিতেছিস। তুই বক্ষেত্রর স্বেরের সহোদর ও মহাবল : কিন্তু অন্যের অসহায়া পত্নীকে অপহরণ করিয়া বড়ই শ্লাঘনীয় ও বশান্তর কার্য করিয়াছিস। এক্ষণে তোরে নিন্চরই এই গর্বকৃত গহিত কর্মের ফলভোগ করিতে হইবে। রে নির্বোধ! মনে মনে তোরে বড় বীরগর্ব আছে, কিন্তু তুই চৌরবং পরস্থা অপহরণ করিয়া কিছুমাত্র লাক্ষ্যত নহিস। এক্ষণে দেখ, বদি এই ঘটনা

উল্ভাসিত করিয়া তদ্বপরি আরোহণ করিলেন। রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ অন্ভত্ত দৈবরথ যুদ্ধ আরুভ হইল। রাম গান্ধর্বাস্থ্য দ্বারা রাবণের গান্ধর্বাস্থ্য এবং দৈবাস্থ্য ম্বারা উহার দৈবাস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ ক্লোধাবিষ্ট ছইয়া রামের প্রতি রাক্ষসাস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্র প্রয়ন্ত হইবামাত্র উরগাকার ধারণপূর্বক ব্যাদিত মুখে জ্বলন্ত বিষাণিন উদ্গারপূর্বক ষাইতে লাগিল। উহা ম্বতেকে জাজ্বলামান এবং উহার দেহস্পর্শ নাগরাজ বাস্করির দেহস্পর্শের নাায় কর্কণ। তংকালে ঐ সকল রাক্ষসাম্ভে দিক্বিদিক সমস্তই আবৃত হইয়া গেল। অনন্তর মহাবার রাম সপশিল্য মহাঘোর গার্ডান্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ অন্ত প্রযান্ত হইবামার গর্ডাকার ধারণপূর্বক চতুদিকে বিচরণ করিতে লাগিল এবং क्रगकालप्रदेश मर्भन्नभी महमकल विनाम कवित्रा स्क्रिका। छन्मृत्स्य ज्ञावन ক্লোধাবিণ্ট হইয়া রামকে শরে শরে নিপাঁড়িত করিয়া মাডলিকে বিন্ধ করিতে লাগিল এবং এক শরে রামের স্বর্ণধন্তে ছেদনপূর্বক রথোপদের পাতিত ও ঐন্দ্রাধ্বসকল বিন্দট করিল। তখন দেব, দানব, গন্ধর্ব ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যারপরনাই বিষ**ন্ন হইলেন। সিন্দ খ্যবগণ, বিভাষণ ও স**ুগ্র**ী**ব প্রভৃতি বানরেরা রামকে কাতর দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। চরাচরের অত্তি বানরেরা রামকে কাওর দেশবার অভাত বাবিত হংগোন। চরাচরের আহতকর ব্ধগ্রহ রামর্প চল্পুকে রাবণর্প রাহ্রেস্ট্রেরা, প্রাজ্ঞাপতা নকর ও দালিপ্রিয়া রোহিণাকৈ আক্রমণ করিল। মহাস্ট্রের্রিরাণত ও উত্তাল তরপো আকুল হইরা উঠিল এবং উচ্ছলিত হইয়া মহন্ত্রেরে বেন স্থাকে লপণা করিতে লাগিল। কঠোর স্থা সহসা কৃষ্ণবর্গ ও ক্রার্রিন্ম হইরা পড়িল। উহার ক্রাড়ে প্রকাশত কবন্ধ এবং উহা ন্বয়ং ধ্মকেল্র সহিত সংস্কু দৃষ্ট হইল। ডোমগ্রহ ইন্দ্রাণনিদেবত কোশলরাজগণের ক্রেন্তের ও বিশাখাকে আক্রমণপ্রাক অভ্তরীক্ষে অবন্ধান করিতে লাগিল এবং বিশ্বর্থ বিংশতিহনত মহাবীর রাবণ শরাসনহন্তে গিরিবর মেনাকের ন্যায় দ্বিন্তির দৃষ্ট হইল। তৎকালে রাম উহার শরে উৎক্ষিত্র চুইয়া আরু কিছু পেট গ্রহারীল ক্রিকে প্রতিক্রের না। তাল্যার ক্রেন্তের ভার্যার বিহ্নার বিশ্বার বাব ক্রান্ত্রির স্বাব্রার বাব ক্রান্ত্রের ভার্যার বিহ্নার বাব ক্রান্ত্রার ক্রিকে প্রতিক্রের না। তাল্যার ক্রেন্ত্রের ক্রান্ত্রার বাব ক্রান্ত্রার ক্রিক প্রতিক্রির ক্রিকে প্রতিক্রের না। তাল্যার ক্রেন্ত্রার ক্রেন্ত্রার ক্রেন্ত্রের বাব ক্রান্ত্রার ক্রেন্ত্রার ক্রেন্ত্রার ক্রেন্ত্রের বাব ক্রান্ত্রার ক্রেন্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রেন্ত্রার ক্রেন্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রেন্ত্রার ক্রিকে ক্রিকের ক্রান্ত্রার ক্রিকের ক্রান্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রেন্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রেন্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রেন্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রান্ত্র ক্রান্ত্রার ক্রান্ত্র ক্রান্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রান্ত্রার ক্রান্ত্র ক্রান্ত্র ক্রান্ত্র ক্রান্ত্র ক্রান্ হইয়া আর কিছ,তেই শর্মীধান করিতে পারিলেন না। তাঁহার নের ক্লোধে আরস্ত এবং মুখ দ্র্কুটিযোগে কুটিল হইয়া উঠিল। তিনি প্রদীপত রোষানলে সমস্ত রাক্ষসকে দণ্য করিতে ল্যাগলেন। তাঁহার ঐ রাদ্র মাধ নিরীক্ষণপার্বক সকলে ভীত হইয়া উঠিল, পর্বতসকল বিচালত ও সম্ভু ক্ষ্বভিত হইল এবং অল্ডরীকে ঔৎপাতিক মেঘ ঘোর গর্জনে বিচরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ রামের এইরূপ ভীষণ ক্রোধ ও দার্থ উৎপাত দর্শনে রাবণেরও মনে ভর সঞার হইল। ঐ সময় বিমানচারী দেব, দানব, গন্ধর্ব, উরগ, ঋষি ও খেচর পক্ষিগণ ঐ মহাপ্রলয়াকার যুখ্ধ দেখিতে-ছিলেন। উ'হারা একতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন ও পরস্পর বিরোধাচরণপূর্বক ভব্তি ও হর্ষভরে স্ব-স্ব পক্ষের জয়কামনা করিতে লাগিলেন। অস্করগণ কহিল, রাবণের জয় হউক, দেবতারা কহিলেন, রামের জয় হউক।

অনশ্তর দ্রাম্মা রাবণ রামের বিনাশবাসনার মহাক্রোধে এক শ্ল গ্রহণ করিল।
ঐ শ্ল অতি ভীষণ শন্তনাশী বক্তুসার ও কৃতান্তেরও দ্রসহ। উহার অত্যান্ত
তিনটি শিখর দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়। উহা প্রলয়াশ্নিবং জনলিতেছে
এবং অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্য বিলয়া ষেন সধ্ম লক্ষিত হইতেছে। রাবণ রোধে
প্রজনলিত হইয়া ঐ শ্লে গ্রহণ ও রাক্ষসগণের মনে হর্ষোৎপাদনপর্কে সিংহনাদ
করিতে লাগিল। উহার দার্ণ সিংহনাদে অন্তরীক্ষ দিক্বিদিক সমন্ত কাপিয়া
উঠিল, জীবগণ বিশ্রন্ত ও মহাসমন্ত্র বিচলিত হইতে লাগিল। দ্রাম্মা রাবণ শ্ল
উদ্যত করিয়া রোষার্গনেত্রে রামকে কহিল, আমি এই বক্তুসার শ্লে মহাক্রোধে

আমার সমক্ষে ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোরে আমার শরে বিনণ্ট হইয়া প্রতা খরের মুখ দর্শন করিতে হইত। রে মুড়! আজ ভাগাবলে তোর দেখা পাইলাম. আজ আমি সুতক্ষির শরে এখনই তোকে বমালয়ে পাঠাইব। আজ মাংসাশী পশ্পক্ষী তোর ধ্লিল্ডিউত কুডলালভক্ত মুড় আকর্ষণ করিবে। তুই বখন রণস্থলে প্রসারিত দেহে শরন করিবি, তখন গ্রহণণ তোর বক্ষে পড়িয়া পিপাসার বাণের রণম্থোখিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই বিনণ্ট ও ভ্তলে পতিত হইলে গর্ড যেমন মহোরগগণকে আকর্ষণ করে, সেইর্ণ পক্ষিসকল তোর অন্যুনাড়ী আকর্ষণ কর্ক।

মহাবীর রাম দ্রাত্মা রাবণকে কঠোর বাক্যে এইর্প ভর্পনা করিয়া উহার প্রতি শরবৃদ্ধি করিছে লাগিলেন। তাঁহার বলবীর্য অন্তরকা ও উৎসাহ দ্বিগ্র্ণ বিধিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরহস্যসকল স্কর্তি পাইতে লাগিল এবং হর্ষে ক্ষিপ্রকারিতা যারপরনাই বিধিত হইল। তিনি ন্বগত এই সমন্ত শৃভ চিহু দেখিয়া বলবিক্তমে রাবণকে অধিকতর পাঁড়ন করিতে লাগিলেন। রাবণও বানরগণের শিলাঘাতে এবং রামের শরপাতে বিকল ও বিহ্নেল হইয়া পড়িল। সে শন্তপ্রয়োগ ও শরাসন আকর্ষণে অসমর্থ হইল। তথন রাম উহাকে অক্ষম দেখিয়া উহার বধসাধনে আর ইছো করিলেন না, কিন্তু উহার এইবিধ্য মেছে ঘটিবার প্রের্বিতিনি যে-সমন্ত শর নিক্ষেপ করিয়াছেন তন্দ্রার্থ ক্রির্বির মৃত্যু অবশ্যান্ডাবী এই



চতুর্রাধকণততম দর্গ ॥ কণকাল পরে রাক্ষসরাজ রাবণ মোহযুত্ত হইল এবং মৃত্যুর প্রেরণায় নের্য্বাল রাবে আরক্ত করিয়া সার্যাধিকে কহিতে লাগিল, রে নির্বোধ! আমি কি হীনবল অলক্ত? আমার কি পৌর্ষ নাই? আমার কি তেজ নাই? আমি কি ক্রুর ভারর ও অধীর? রাক্ষসী মায়া কি আমায় তাগে করিয়াছেন? আমি কি অল্রাবিদ্যা জানি না, তাই তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ধাহা ইছা তাই করিতেছিস? তুই কি জনা আমার অভিপ্রায় না ব্রিয়া শর্রের নিকট হইতে রশ অপসারণ করিয়া আনিলি? রে নাট! আজ তোর দোকের নিকট হইতে রশ অপসারণ করিয়া আনিলি? রে নাট! আজ তোর দোকের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভণ্গ করিয়া দিলি। আজ অপরাজিত বিক্রমে বাহার মনে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভণ্গ করিয়া দিলি। আজ অপরাজিত বিক্রমে বাহার মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে সেই খ্যাতবীর্য শর্র নিকট তুইই আমাকে কাপ্রের্য করিয়া দিলি? রে মৃতৃ! এক্ষণে তুই যথন ভ্রালয়ও রণে রথ লইয়া যাইতেছিস না, ইহা আরাই শর্র যে তোরে উৎকোচ আরা বশীভ্ত করিয়াছে আমার এই অনুমান সতাই বোধ হয়। তুই বাহা করিয়াছিস ইহা হিতাথী সূত্রদের কার্য নয়, ইহা শন্ত্রই উপযুক্ত। তুই চিরকাল আমার নিকট প্রতিপালিত হইতেছিস। এক্ষণে বদি মংকৃত উপকার তোর দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মরণ থাকে তবে শীঘ্র শত্র প্রস্থান না করিতেই রণস্থলে আমার রথ লইয়া চল। স্বোধ সার্যথ নির্বোধ রাবণের এইরূপ কঠোর কথা শ্বনিয়া অন্নয়প্র্বক কহিল, রাক্ষসরাজ! আমি ভাত প্রমন্ত ও নিঃন্দেহ নহি। প্রতিপক্ষ উৎকোচ ম্বারা আমাকে বশীভূত করে নাই এবং আপনার কৃত উপকার-পরণ্পরাও আমার ক্ষরণ আছে; কিন্তু বলিতে কি কেবল আপনার যশোরক্ষা ও হিতসাধনের উদ্দেশে নেহের প্রবর্তানার শাভ বান্ধিতেই আমি এই অপ্রির কার্য করিয়াছি। অতএব এই বিষয়ে আপনি আমাকে নীচাশয় ক্ষুদের অনুরূপ দোষারোপ করিবেন না। এক্ষণে সম্দের জলোচ্ছন্স হইলে নদীস্ত্রোত বেমন ফিরিয়া থাকে সেইরূপ কেন আমি রথ ফিরাইয়া আনিলাম তাহাও শ্নুন। আমি দেখিলাম, আপনি যুস্পপ্রমে ক্লান্ত এবং শন্ত অপেক্ষা হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। আমার এই সমন্ত অন্ব জলধারাসিত্ত গোসমূহের ন্যায় ঘর্মাত্ত, নির্দাম ও অশত্ত হইয়াছিল। আরও, যুম্ধকালে বে-সকল দ্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল তাহাও আমাদের অনুক্ল নহে। রাজন ! সার্রাথর অনেক বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দেশকাল, শাভাশাভলক্ষণ, ইপ্গিত, অনাংসাহ, হর্ষ ও খেদ এইগালির পরিচয় থাকা তাহার আবশ্যক। ভূমির উচ্চনীচতা, যুম্ধকাল, শহুর ছিদ্রান্তেষণ, রথের উপযান, অপসপণ ও স্থিতি এই সমুস্ত জানাও তাহার আবশ্যক। আর্মিস্ত্রাপনার এবং এই সমুস্ত ভাল্থাত এই সমসত জানাও তাহার আবশ্যক। আমি আপনার এবং এই সমসত অশ্বের প্রাণিত দ্র করাইবার জন্য বাহা করিরাছি কটো উচিতই ইইয়ছে। আমি না ব্রিয়া স্বেছাক্তমে রগন্থদ হইতে রথ তিরা আদি নাই। রাজন্! এইটি আমার স্নেহের কার্য। একণে আপনার হৈর্পে ইছা হয় আজ্ঞা কর্ন, আমি অননামনে তাহাই করিব।

তথন রাক্ষসরাজ রাবণ সার্গিই ইর্পে বাক্যে সন্তৃণ্ট ইইল এবং তাহার মথোচিত প্রশংসা করিয়া যুক্তলেতে কহিল, সার্গি। তুমি শীল্প রগন্থলে রথ লইয়া যাও, রাবণ শত্তিক বা করিয়া ক্যাচই নিব্ত ইইবে না। এই বলিয়া সে উহাকে হস্তাভরণ প্রিক্তাধিক স্বর্প প্রদান করিল। সার্গিও প্নর্বার্ম দ্বেরেগে রামের নিক্রি কথা লক্ষ্যা হাজ্ঞা

দ্রতবেগে রামের নিকট রথ লইয়া চলিল।

পণ্ডামিকশততম দর্য ৷৷ অনুনতর মহর্ষি অগুনত্য দেবগণের সহিত ব্যুখ্যদর্শনার্থ রণম্পলে আগমন করিলেন এবং রামের নিকট উপম্পিত হইয়া কহিলেন, বংস! ভূমি যাহার প্রভাবে শুরুনাশ করিতে পারিবে আমি সেই আদিতাহ দয় নামক সনাতন স্তোৱ প্রবণ করাইডেছি। এই স্তোৱ পরম পবির, শন্তনাশন ও গোপ্য। ইহা সকল মধ্যলেরও মন্সল এবং সমস্ত পাপের শান্তিকর। ইহা স্বারা চিন্ডা শ্যেক বিদ্যুরিত ও আয়ু পরিবর্ষিত হয় এবং ইহারই দ্বারা জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বংস! এই সূর্যে রশ্মিমান উদয়শীল। ইনি দেবাস্তরের প্রজ্ঞা এবং ভাবনেশ্বর, তুমি ই'হাকে প্রজা কর। ইনি সর্বদেবাত্মক ও তেজ্ঞানী, ইনি রাশ্ম-দ্বারা সমস্ত ক্রতু উল্ভাবন এবং রণিমাদ্বারা দেবাসারকে পালন করিয়া থাকে<del>ন।</del> ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপতি। ইনি ইন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্র ও সমূদ। ইনি পিতৃগণ বস্তু ও সাধাগণ। ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মর্ং ও মন্। ইনি বায়, বহিং, প্ৰজা, প্ৰাণ ও ঋতুকৰ্তা। ইনি আদিত্য সবিতা সূৰ্য খগ প্ৰা ও গ্রভাস্তমান। ইনি হিরণারেতা ও দিবাকর। ইনি হরিদশ্ব সম্ভাশ্ব সহস্রবিশ্ম ও মর্ন্ট্রিমান। ইনি তিমিরধরংসী শম্ভা বিশ্বকর্মা মার্তান্ড ও অংশামান। ইনি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



অন্নিগভ অদিতিপত্র শৃত্য ও শিশিবনাশন। ইনি ব্যোমকর্তা তমোঘা ও দেবত্র-প্রতিপাদ্য। ইনি জলোৎপাদক ও স্বপথে শীন্তগামী। ইনি অতেপী মন্ডলী ও মৃত্য। ইনি পিজাল ও সর্বসংহারক। ইনি কবি বিশ্ব তেজ্ঞান্বরূপ রম্ভ এবং সমস্ত কার্যোৎপত্তির হেতু। ইনি নক্ষ্য-গ্রহ-তারার অধিপতি ও বিশ্বভাবন। ইনি তেজস্বীরও তেজস্বী ও ন্বাদশাস্থা; ই'হাকে নমস্কার। ইনি পর্বে ও পশ্চিম পর্বত, ইনি জয় জয়ভদু উগ্র বীর ও ওঁকার প্রতিপূদ্ধ্। ইনি পন্মোন্মেষকর ও প্রচন্ত। ইনি ব্রহ্মা বিষয় ও শিবেরও ঈশ্বর এবং ক্রিটিতার আশ্তর জ্ঞানস্বর্প। ইনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রকাশক এবং সর্ব ক্রেট্রিন র্দ্রম্তি শ্র্যা ও অপরিচ্ছিন্নস্বভাব। ইনি কৃতঘাহনতা স্বর্ণপ্রস্থ সুর্বি ও লোকসাক্ষী। ইনি ভ,তগণকে বিনাশ ও স্থিত করিয়া থাকেন। ইনি ক্রিকের শোষণ ও বর্ষণ করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ নিদ্রিত হইলে ইনি জাগাঁহিত সাকেন এবং ইনিই লোকের অন্তর্যামী। ইনি অণিনহোত্র ও অণিনহোত্রীর ক্রিপ্রেদ। ইনি যজ্ঞদেব যজা ও যজ্ঞফল। সমস্ত জীবের মধ্যে যে-সকল কার্য আছে, ইনিই তাহার ঘটক। রাম। যে ব্যক্তি মৃত্যু-জরাদি দৃঃখ, চৌরাদি জন্পিট্র ও কাশ্তারে এই স্থাকে শতব করেন তিনি কখন অবসম হন না। এক্ষণে পুঁমি একাগ্রচিত্তে এই দেবদেব জগৎপতিকে প্রজা কর। এই আদিত্যহাদয়স্তোত বারত্রর পাঠ করিলে নিশ্চর জ্বনী হইবে এবং এই দণ্ডেই রাবণকে বিনাশ করিতে পারিবে। এই বলিয়া মহর্ষি অগস্তা স্বস্থানে গমন করিলেন। রামও অগন্তের বাক্যে রাবণবধে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে মন্ত্র ধারণ করিলেন।

ঐ সময় স্থাদেবও রাবণের বধকাল উপস্থিতবোধে হৃষ্ট হইলেন এবং দেবগণের মধ্যগত হইয়া রামকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, বংস! তুমি রাবণবধে সম্বর হও।

ষড় বিকশত তম সর্গ । এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের সার্থা হ্লটমনে রণস্থলে রথ সইয়া চলিল। ঐ রথ গল্ধর্বনগরবং আশ্চর্যদর্শন, নানার্প ব্লেখাপকরণে প্র্ণি এবং ধ্রজপতাকায় শোভিত। স্বর্ণমালী কৃষ্ণবর্ণ বেগবান অশ্বসকল উহা বহন করিতেছে। উহা স্বপক্ষের হর্ষবর্ধন ও পরপক্ষের বিনাশন; উচ্চতানিবন্ধন খেন আকাশকে গ্রাস করিতে উদাত হইয়াছে। ঐ রথ স্ব্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বতেজে প্রদীপত। উহা দেখিতে প্রকাশ্ড মেঘাকার; পতাকাসকল বিদ্যুৎবং এবং বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রায়্ধবং শ্যোভিত হইতেছে; শর্ধারাই জ্লধারা। উহা ব্জুবিদীর্ণ প্রত্রের

ন্যায় ঘোর ঘর্যর রবে রণস্থলে আসিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম দ্বিতীয়ার চন্দ্রবং বঞ্চাবার ধন্ বিস্ফারণপূর্বক মাতলিকে কহিলেন, সার্যথ! ঐ দেখ, রাবণের রথ মহাবেগে আগমন করিতেছে। বখন ঐ দৃষ্ট আমার দক্ষিণপার্শ্ব আশ্রয়পূর্বক দ্বৃতগতিতে আসিতেছে তখন বোধ হয় আমাকে বিনাশ করাই উহার উদ্দেশ্য। এক্ষণে তুমি সাবধান হও। বায়্ বেমন উত্থিত মেঘকে নত্ট করে আমি আজ সেইর্প উহাকে বিনাশ করিব। তুমি নির্ভাষে উহার অভিম্থে রথ লাইয়া চল, অশ্বের প্রতি মন ও চক্ষ্ব দ্বির রাখ এবং প্রগ্রের সংযম ও মোচনে সতর্ক হও। তুমি স্বররাজ ইন্দের সার্যথ! আমি কার্যকৌশল তোমায় কিছ্ই শিথাইতেছি না, এক্ষণে কেবল তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

তখন মাতলি রামের কথার পরিতৃষ্ট হইরা রথ চালনা করিতে লাগিলেন এবং রাবণের রথ দক্ষিণে রাখিয়া চক্রোখিত ধ্রিজালে উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তন্দ্রটে রাবণ অতিমার ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরম্ভনেত্রে সম্মুখীন রামের প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রামও ক্রোধ ও ধৈর্য সহকারে প্রকাণ্ড ইন্দ্রধন্ম ও খরধার শরসকল গ্রহণ করিলেন। পরে উভ্রেরে পরস্পরসংহারাথী হইয়া গবিত সিংহবৎ সম্মুখ্যুম্ধে প্রবৃত্ত হইলেন সিমা, সিন্ধ, গন্ধর্ব ও খ্যাষ্ঠ্যণ রাবণের বধকামনা করিয়া ঐ অভ্যুত দৈবর্থ ফ্রিক প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। রাবণের ক্ষয় ও রামের অভ্যুদয়ের নিমিত চুকুক্তিক দার্ণ উৎপাতসকল প্রাদর্ভত্ত হইল। স্বরগণ রাবণের রথে রন্তব্নিট ক্রামত লাগিলেন। প্রচণ্ড বাত্যা বামাবর্তে মণ্ডলাকারে বহিতে লাগিল। অন্ত্র্তিউ উভান গ্রগণ রাবণের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইয়াছে। লংকা জপা প্রস্থিবং সন্ধ্যারাগে আচ্ছন্ন ও দিবসেও প্রদাণত হইয়া উঠিল। চতুদিকে ব্ছু ব্রেক্তিকা ছোররবে পড়িতেছে। ষেথানে দর্ব ্ত রাবণ সেইখানেই ভ্মিকম্প। নির্বিশের স্থারশ্মি রাবণের সম্মাধে পতিত হইয়া গৈরিক ধাতুর ন্যায় লক্ষিত হইল। গ্রেগণে অনুগত শ্গালগণ ব্যাদিত মুখে অণ্নি উপ্যারপূর্বক উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সক্রোধে অমঞ্চলরব করিতে লাগিল। বায়, চতুদিকে ধ্লিজাল উন্ভীন করিয়া উহার দৃষ্টিলোপপূর্বক প্রতি-স্রোতে বহিতেছে। রাক্ষসগণের মুল্তকে বিনামেঘে ও কঠোর রবে বঞ্জাঘাত হইতে লাগিল। দিকবিদিক সমস্ত অধ্যকারে আবৃত ; নভোমশ্ডল ধ্লিজালে দুর্নিব্লীক্ষা। শারিকাসকল রক্ষেশ্বরে ঘোর কলহপরেকি রাবণের রখে আসিয়া পড়িতে লাগিল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অশ্বগণের জ্বঘন হইতে অণ্নিকণা এবং নেত্র হইতে অশ্র নির্বচ্ছিল্ল নির্গত হইতে লাগিল। তংকালো রাবণের চতুর্দিকেই এই সমস্ত ভয়াবহ দার্ণ উৎপাত। যুদ্ধপ্রবৃত্ত রাক্ষসগণ যারপরনাই বিষয় হইল এবং উহাদের হসত ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন মাতলি মনে করিলেন রাবণের বিনাশকাল আসল। রামও স্বপক্ষে জয়স্ট্রক সৌমা ও শৃভ লক্ষণসকল দেখিয়া হ্রতমনে বলবিক্রম প্রদর্শনে বাগ্র হইলেন।

সংতাধিকশততম সর্গা ॥ অনন্তর রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ দৈবরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষস ও বানরগণ অন্যাশন হস্তে নিশেচন্ট হইরা সবিস্মরে আকুল হ্দরে উ'হাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। তৎকালে উহারা পরস্পরের আকুমানিষরে উদামশ্না। রাক্ষসগণ রাবণকে এবং বানরগণ রামকে বিসমর্যবিস্ফার লোচনে চিন্রাপি তবং দাঁড়াইরা দেখিতে লাগিল। রামের সমস্তই শৃভ, রাবণের সমস্তই অশৃভ। উভরে অটল কোধে নিভারে বৃদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম জয়প্রালাভে, রাবণ মৃত্যুলোভে স্ব-স্ব বীর্যসর্বস্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবীর রাবণ ক্রোধাবিন্ট ইইয়া রামের ধ্রজদতে ধর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শর রথের একদেশমাত স্পর্শ করিয়া ভ্তলে বিভল। তখন রামও রাবণের ধ্রজদতে শর ত্যাগ করিলেন। রথধ্বজ তৎক্ষণা করে খন্ড ইইয়া ভ্তলে পড়িল। পরে মহাবীর রাবণ ক্রোধে সমস্ত দংধ করিল রামের অন্বসকল বিন্ধ করিল। কিন্তু তার্লাক্ষণত শরে ঐ ক্রিকেট দিবা অনেবর গতিস্থান কি মোহ কিছুই ইইল না; প্রত্যুতঃ উহারা রেই ক্রালাদতে আহত ইইয়া অপ্রে সম্খান্তব করিতে লাগিল। অনুষ্ঠার রাবণ ক্রিমের সমস্ত অন্বের এইর প অটলভাব দেখিয়া অধিক্তর ক্রোধাবিন্ট ইইল বিজ মায়াবলে গদা, পরিষ, চক্র, মুবল, গিরিশ্লা, বৃক্ষ, শ্লে, পরশ্র ও অন্মান্ট অস্ট্রশাস্থা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার উদাম ও চেন্টা কিছুতেই প্রতিহত ইইবার নহে। ঐ সমস্ত শক্তে রণম্থল অতিমান্ত ভীষণ ইইয়া উঠিল।

অনশ্তর মহাবীর রাবণ মহাবেগে বানরগণের উপর গিরা পড়িল এবং প্রাণপণে নিরবিছিল শর বর্ষণপূর্বক অশ্তরীক্ষ আছেল করিয়া ফেলিল। রামও হাসামুখে উহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভরের শরজালে যেন স্বতন্ত একটি উল্পুন আকাশ প্রস্তুত হইল। উভরের শরই অব্যর্থ এবং লক্ষাভেদ ও পরপ্রযুদ্ধ শরনিবারণে সমর্থ। পরে ঐ সমস্ত শর পরস্পরের প্রতিঘাতে ভ্তলে পড়িতে লাগিল। উহারা পরস্পরের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব আশ্রয়পূর্বক অনবরত শর নিক্ষেপ করিতেছেন। রাবণ রামের অশ্বকে, রাম রাবণের অশ্বকে শরবিন্ধ করিতে লাগিলেন। এইর্পে একের ক্রিয়া অপরের প্রতিক্রিয়ার রণস্থল অতিমান্ত তুম্ল হইরা উঠিল।

অন্টাধিকশততম সর্গ । অনন্তর মহাবীর রাম রাবণের ধ্রেদন্ত খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণও ক্রোধভরে উ'হাকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই বিসমর্যবিস্ফারিত নেত্রে এই লোমহর্ষণ বৃদ্ধ দেখিতেছেন। ঐ দুই বীর ক্রোধাবিণ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। উ'হারা পরস্পরের বধে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



উদ্যত। উহাদের সারথি মন্ডল, বাঁখি, গতি, প্রত্যাগতি প্রভৃতি বিষয়ে নৈপ্রণা প্রদর্শনিপ্রক রথ সঞ্চালন করিতেছে। উভয়ের রথ নিরন্তর্নাংস্ত শর্নিকরে জলবর্ষা জলদের ন্যায় নিরাক্ষিত হইল। উহারা কিরন্জেশ বিবিধগতি প্রদর্শনিপ্রক প্রকার পর্নবর্গর সম্প্রকৃষ্ণ করিতে লাগিলেন। এই প্রসন্ধ্যে ক্রমণঃ ঐ দুই বার পরস্পরের এত সামিকট হইলেন বে, একজনের রথের ধ্রকাষ্ঠ অপরের ধ্রকাষ্ঠের সহিত, একজনের অন্বর মুখ অপরের অন্বর্গরের সহিত, একজনের পতাকা অপরের পতাকার সহিত ঘনসংশোধে সংশোলত হার ভাব অপ্রারিত করিয়া দিলেন। তদ্দৃদ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং রামকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাম উহার শরে ক্ষতিবক্ষত হইয়ও কিছুমার বিচলিত বা ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত বাবণের প্রতিবক্তার শরসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রবেণ মাতলির প্রতি মহাবেগে শরতাাগে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মাতলি উহার শরে ব্যথিত কি অলপও মোহিত হইলেন না। তখন রাম নিজের অপেক্ষায় মাতলির এইর্প পরাভবে অধিকতর কোধাবিণ্ট হইলেন এবং শরজালে রাবণকে বিমুখ করিবার চেন্টা করিতে লাগিলেন। তিনি উহার রথ লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরতাগে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও কোধভরে গদা ও মুক্ল বর্ষণপূর্বক রামকে নিপাঁড়িত করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়ের বৃন্ধ রোমহর্ষণ ও তুম্ল হইয়া উঠিল। গদা, মুফল ও পরিষের শব্দ এবং শরীনকরের প্রথয়েয়, ন্বারা সন্ত সম্দ্র ক্রভিত হইতে লাগিল। পাতালবাসী অসংখ্য দানব ও পরগে ব্যথিত, প্রথবী শৈলকাননের সহিত বিচলিত, স্ব্র্থ নিন্প্রভ এবং বায়্ম নিন্দল হইল। ইত্যবসরে দেবতা, গন্ধর্ব, সিন্ধ, ঝিষ, কিল্লর ও উরগগণ অতালত ভীত হইলেন। গো ও রাল্লণের মধ্যল হউক, লোকসকল নিত্য নির্বিষ্মে থাকুক এবং রামের হলেত রাবণ পরাজিত ইউক : দেবতা ও থাকিগণ পরস্পির এইর্প জলপনা করিয়া ঐ তুম্ল বৃন্ধ দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব ও অস্সরাসকল উভয়ের যুন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া কহিতে লাগিল, সম্দ্র আকাশের তুল্য এবং আকাশ সমন্দ্রের তুল্য; রাম ও রাবণের যুন্ধ রাম ও রাবণেরই অনুরূপ।

অন্তর মহাবার রাম জোধাবিল হইরা শরাসনে উরগভাষণ শরসংধানপ্রেক রাবণের কৃণ্ডলালক্ত মুক্তক শ্বিশন্ত করিলেন। সিক্তু তৎক্ষণাৎ উহারই অন্র্প্রাবণের মুক্তক ভতেলে পতিত হইরাছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহারই অন্র্প্রাবণের অন্য এক মুক্তক উথিত হইল। কিন্তু করিরা রাম শাঘ্র তাহাও ছেদন করিলেন। উহা ছিল্ল হইবামান্ত রাবণের অন্তি একটি মুক্তক তৎক্ষণাৎ উথিত হইল। পরে রাম বক্সসার শরে তাহাও ছেদন করিলেন। এইর্পে তিনি ক্রমান্ব্রে তুল্যাকার শতে মুক্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফুর্লিকান কিন্তু রাবণ কিছুত্তেই বিন্দুট হইল না।

শত মৃত্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিকান কিন্তু রবেণ কিছুতেই বিন্তুট হইল না।
তথন সর্বাল্যবিৎ রাম মধ্যে করিলেন, যদদারা মারীচ, খর ও দ্যণ, ক্লোণ্ডবনবতী গতে বিরাধ এবং ক্রিকারণ্যে করন্ধ বিন্তুট ইয়াছে, যদদারা সণ্ত শাল
বিদীর্ণ এবং গিরিসকল চুর্ণ হইয়াছে, যদদারা বাল্য নিহত এবং মহাসম্মুদ্র
আলোড়িত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় সেই সমৃত্ত শর। কিন্তু এই সকল আমোঘ শর
যে রাবণের প্রতি হীনতেজ হইল ইহার কারণ কি? তৎকালে রাম ইহা ব্রিওতে
না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন কিন্তু রাবণবধে তাঁহার কিছুমার যেরের
শৈথিলা হইল না। তিনি উহার বন্ধে নির্বাজ্যে শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
রাবণও ক্রোধাবিন্ট ইইয়া রামের প্রতি গদা ও মুখল বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের
যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষ্ম, পিশাচ ও
উরগগণ অন্তরীক্ষ প্রিবী ও গিরিশাকো অধিন্টানপ্রেক দিবারারি ধরিয়া এই
যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। কি দিবা কি রাত্রি কি মুহুর্ত কি ক্ষণ কোন সময়ে
এই যুদ্ধের আর বিরাম নাই।

নৰাধিকশততম দগ' ॥ অনন্তর স্বসারণি মাতলি রামকে কহিলেন, বীর ! তুমি যেন কিছা না জানিয়াই রাবণবধে চিন্তিত হইয়াছ। এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত পরিত্যাগ কর। স্বগণ রাবণের যে বিনাশকাল নিদিন্ট করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই উপস্থিত।

মাতলি এই কথা স্মরণ করাইবামাত রাম রক্ষাস্ত গ্রহণ করিলেন। প্রের্ব অপরিচিছ্নপ্রভাব ভগবান প্রজাপতি তিলোকজয়াখী ইন্দ্রকে ঐ অস্ত প্রদান করেন।

পরে রাম মহর্ষি অগস্ত্য হইতে উহা অধিকার করিয়াছেন। ঐ অস্ফের পক্ষদ্বয়ে প্রন, ফলমুখে অণ্নি ও সূর্য, শরীরে মহাকাশ এবং গ্রের্ভায় সুমের, ও মন্দর পর্বত অধিষ্ঠান করিতেছেন। উহা মহাভ্তসমন্থির সারাংশে নির্মিত, স্বতেজ-প্রদীশ্ত, রক্তমেদলিশ্ত, সধ্যম প্রলয়বহির ন্যায় করালদর্শন এবং বছ্রবং কঠোর ও ঘোরনাদী। উহার প্রভাবে নর নাগ অশ্ব স্বার পরিষ ও গির বিদীর্ণ ও চ্র্ণ হয় এবং কংক, গুধু, বক, শ্গাল ও রাক্ষসগণ ভক্ষালাভে তৃশ্ত হইয়া থাকে। উহা রুষ্ট সপের ন্যায় ভীষণ এবং কৃতান্তবং উগ্রদর্শন। বানরগণ ঐ ব্রহ্মাস্ত দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং রাক্ষসেরা অবসন্ন হইয়া গেল। মহাবল রাম বেদোস্ত বিধনেক্তমে উহা মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। অস্ত্র যোজিত হইবা-মাত্র সমস্ত প্রাণী ভীত ও প্রথিবী কম্পিত হইরা উঠিল। রাম ভ্রোধে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি উহা পরিভ্যাগ করি**লেন। বন্ধ্রবং দ্**র্ধর্য কৃতান্তের ন্যায় দ্বিনবার রক্ষাস্ত নিক্ষিণ্ড হইবামার মহাবেগে রাবণের বক্ষে গিয়া পড়িল এবং র্বাটতি উহার বক্ষভেদ ও প্রাণহরণপূর্বক রক্তাক্ত দেহে ভূগভে প্রবেশ করিল। রাবণের হৃষ্ত হইতে সহসা <del>শর ও শরসেন স্থালত হইয়া পড়িল। সে</del> ব<u>জ্লাহ</u>ত ব্রাস্ত্রের ন্যায় রথ হইতে ভীমবেগে ভ্তলে পতিত হইল। এদিকে ব্লশাস্ত্র-স্বকার্য সাধনপর্বক বিনীতবং প্রেবর্গর ত্ণীরমধ্যে প্রবেশ করিল।

অন্তর হতাবশেষ রাক্ষসগণ অনাথ হইয় তাতি মনে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তথন বানরেরা রামকে বিজ্ঞাতি দিখারা ব্কহদেত উহাদের উপর পাড়ল। রাক্ষসগণ নিপাড়িত এবং ভক্তে ক্রিভিল্ল হইরা গলদশ্রলোচনে দান মুখে লখ্যার প্রবেশ করিল। গবিত ক্রিক্রেরা হ্র্টমনে রামের জরধর্নি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অন্তর্গতি স্বাদ্ধিক বহমান; রামের রুখোপরি দ্র্লভি ও মনোহর প্রপর্গতি অক্তে হইল। গগনে দেবতারা রামকে শতব ও সাধ্বাদ করিতে লাগিলেন। সর্বলেভিভাষণ রাবণের বধে সকলের অভিমান্ত হর্ষ উপস্থিত। মহাবীর রামের প্রভাবে স্থাবি অশ্বেদ ও বিভাষণের মনশ্রমনা পূর্ণ হইল। স্বাণের বধে সকলের অভিমান্ত হর্ষ উপস্থিত। মহাবীর রামের প্রভাবে স্থাবি অশ্বেদ ও বিভাষণের মনশ্রমনা পূর্ণ হইল। স্বাণের মনে অপ্রে শান্ত, দিকসকল স্থেসল, আকাশ নির্মাল, প্রিথবী নিশ্চল এবং স্থা প্রভার বিরাজ্ঞ করিতে লাগিলেন।

অনশ্তর সন্তাবি, বিভাষণ, অশাদ ও লক্ষাণ হৃষ্টমনে প্রোপরাক্রম রামকে জয় জয় রবে প্রা করিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ রামও স্বজন ও সৈন্যে পরিবৃত হইয়া স্বরণণবেষ্টিত স্বররাজ ইন্দের নাায় স্শোভিত হইলেন।

দশাধিকশততম সর্গা। অনন্তর বিভীষণ দ্রাতা রাবণকে রণশায়ী দেখিয়া শোকাকুল মনে কহিছে লাগিলেন, বীর! মহাম্ল্য শ্ব্যাই তোমার উপযুক্ত, আজ্ব কেন তুমি স্দীর্ঘ ও নিশ্চেণ্ট বাহ্ব্গল প্রসারণপ্রক ধ্লিতে শ্বন করিয়া আছ? তোমার উল্জনে রক্নকিরীট লানিউত দেখিয়া আমার হ্দয় বিদীর্ঘ হইতেছে। আমি প্রে তোমায় বে কথা কহিয়াছিলাম তুমি কাম ও মোহবলে তাহাতে কর্ণ-পাত কর নাই, এখন তাহাই ঘটিল। প্রহুস্ত, ইন্দুজিং, কুস্তকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরান্তক এবং ত্মি—তোমরা কেহই দস্ভভরে আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই, এখন তাহাই ঘটিল। হা! ধার্মিকগণের সেতু ভক্ন, ধর্মের স্বর্প নন্ট এবং বলবীর্মের আশ্রয়্স্থান বিলন্ধত: তুমি বীরগতি লাভ করিয়া আমাদিগকে



শোকাকুল করিলে। হা! স্ব ভ্তলে পতিত, চন্দ্র অন্ধকারে নিমান, আনি নির্বাণ এবং প্রবৃত্তিককণ ধর্ম উচ্ছিল ইইল। বারি! তুমি বখন ধ্লিতে নিদ্রিতবং শরান আছ তখন এই লন্কানিবাসী হতবার্য লোকের আর কি আছে। হা! আজ রামর্প প্রবল বার্য রাবণর্প প্রকান্ড বৃক্ষকে ভান ও চ্প করিয়া ফেলিলেন। ধৈর্য ইহার পত্ত, বেগাই প্রদণ, তপস্যা বল এবং শোহাই দৃঢ় মূল। হা! আজ রাবণর্প মদস্রাবী হস্তা রামর্প সিংহ শ্বারা বিনন্ধ হইয়া ভ্তলে পতিত আছেন। তেজ ইহার দশন, আভিজাতাই মের্দণ্ড, কোপ হস্তপদ এবং প্রসম্বতাই শৃণ্ড। হা! রাবণর্প অনি রামর্প মেঘে নির্বাণ হইয়া গেল। বিক্রম ও উৎসাহই ইহার জ্বলন্ত শিখা, ক্রোধ নিশ্বাস-ধ্ম এবং বলই দাহশক্তি। হা! রাবণর্প ব্য রামর্প ব্যাঘ্র শ্বারা বিনন্ধ ইইল। রাক্ষসণানই ইহার লাগানে কর্দ ও শাণ্য, চপলতাই ইহার কর্ণ ও চক্ষ্। এই ব্য সর্বাপেক্ষা বিজয়ী এবং বেগে বায়্তুল্য।

তখন রাম বিভীষণকে এইর প শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন, বীর! এই রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া বিনষ্ট হন নাই। ইনি মহাবলপরাক্তান্ত, উৎসাহশীল ও মৃত্যুশঞ্কারহিত। এক্ষণে দৈবাৎ ই'হার মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীব্যুদ্ধিই ষাঁহাদের কামনা সেই সমস্ত ক্ষরিয়ধর্ম পরায়ণ বীর যুদ্ধে বিনন্ট হইলে কিছুতেই শোচনীয় হইতে পারেন না। যে ধীমান রণস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শঙ্কিত করিতেন তাঁহার মৃত্যুতে শোক করা কর্তব্য হইতেছে না। দেখ, যুদ্ধে নিয়তই যে জয় হইবে এর্প কোন কথা নাই, লোকে হয় শন্তকে বিনাশ করে, নয় স্বয়ংই তাহার হল্ডে বিনন্দ হইয়া থাকে। এই ক্ষান্তরসম্মত গতি পূর্বাচার্যগণের নির্দিষ্ট। নিহত ক্ষান্তিয়ের জন্য শোক করা অনুচিত, ইহাও শাস্ত্রসিখানত। তুমি এই তত্তে ম্পিরনিশ্চয় হইয়া বিশোক হও এবং একণে বাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও চিশ্তা কর।

অনশ্তর বিভাষণ শোকাকুল মনে কহিলেন, রাম! পূর্বে ইন্দ্র্যাদ দেবগণও যাঁহাকে পরাক্ষর করিতে পারেন নাই আজ তুমিই তাঁহাকে বিনাশ করিলে। এই মহাবীর বাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিয়াছেন, নানারূপ ভোগ্যবস্তু উপভোগ, ভাত্যগণকে পোষণ, মিত্রগণের প্রাক্তির এবং শ্রান্দিগকে নিপাত করিয়া-ছেন। ইনি বেদবেদাণ্ডপারগ ও মহাতপা এবং অণ্নিহোরাদি কার্যের প্রধান অন্বৰ্ভাতা। একণে তোমার অনুমতি হইলে আমি ইতার ঔধ দৈহিক কার্য নিৰ্বাহ করিতে পারি।

মহাত্মা রাম বিভাষিণের এই কর্ণবাক্যে তিলত দ্বেখিত হইয়া কহিলেন, মৃত্যুপর্য তই শত্রুতার অলত, আমাদিগের উল্লেখ্য সিল্ধ হইয়াছে। একণে তুমি ই হার প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠান কর। রাবণ ক্রেডি তোমার স্নেহপার সেইর্প আমারও জানিবে।





একা**দশ্যধিকশতভ্য সর্গ ৷৷** অনন্তর রাক্ষসীরা রাবণের বিনাশে শোকাকুল হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিম্ক্রান্ত হইল। উহাদের কেশপাশ আলুলিত, বারবার নিবারিত হইলেও উহারা ধূলিতে লাকিত হইতেছে : সকলে হতবংসা ধেনার ন্যায় শোকার্কল। ঐ সমনত রাক্ষসী লব্দার উত্তরন্বার দিয়া নিম্কানত হইল এবং ভীষণ যা-খন্থানে উপস্থিত হইয়া কেহ হা আর্ষপত্রে! কেহু হা নাথ! এই বলিয়া সেই করন্ধপূর্ণ রম্ভকর্দমবহুল রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। উহারা ভর্ত শোকে অধীর হইয়া যুখপতিহীন করিণীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে রণস্থলে ভর্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দেখিল, মহাকায় মহাবীর্ষ মহাদ্যাত কন্জলম্ভ,পরুষ্ণ রাবণ বিনণ্ট হইয়াছেন। তিনি ধূলিশব্যার শরান। রাক্ষসীরা উ'হাকে তদ্বস্থ দেখিয়া ছিল লতার ন্যায় উ'হার দেহোপরি পতিত হইল। কেহ সবহ ুমানে উ'হাকে আলিপান এবং কেহ কেহ বা উ'হার করচরণ ও কণ্ঠগ্রহণপূর্ব'ক রোদন করিতে লাগিল। কেহ ভাজন্বর উৎক্ষিণত করিরা ভাতলে লাগিত এবং কেহ বা উ'হার মূখ নিরীক্ষণপূর্বক বিমোহিত হইল। কেই স্বীয় উৎসংগ্য ভর্তার মুস্তক লইয়া তাঁহার মুখের প্রতি দ্যান্ট নিক্ষেপপূর্বক রোদন করিতে লাগিল এবং ত্রারঞ্জল পদ্মের নায়ে বাণ্পবারিতে উ'হার মূখ অভিষিত্ত করিয়া তুলিল। তংকালে সকলেই রাবণের বিনাশশোকে হাহাকার করিয়া কর্ণম্বরে কহিতে লাগিল, হা! যিনি ইন্দ্রকে এবং যিনি বমকেও শণ্কিত করিয়াছিকে যিনি কুবেরের প্রুপক রথ বলপূর্ব'ক লইয়াছেন এবং গম্ধর্ব ও ঋষিগগুর্বাটার ভয়ে সততই শশবাসত ছিলেন আজ তিনিই বিনদ্ট ও ধ্লিশয্যার শৃহাশ্পিন্রাস্রে ও পলগ হইতেও যাঁহার কিছ্মাত্র উল্বেগ ছিল না, আজ মন ক্ষেত্রত তাঁহার মৃত্যু হইল ? যিনি দেব দানব ও রাক্ষসের অবধ্য তিনিই আজ্ঞাকজন পাদচারী মন্ব্যের হলেত বিনণ্ট ও



শয়ান ? সারাসার কক্ষ কাঁহাকে বধ করিতে পারে না, আজ তিনিই নিতাল্ড নিবী'র্যের ন্যায় মনা্যাহলেড বিনষ্ট হইলেন।

হা মহারাজ! তুমি স্হ্দগণের হিতবাকো অবহেলা করিয়া মৃত্রে নিমিত্তই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে, রাক্ষসগণকে মৃত্যুম্থে ফেলিলে এবং আমাদিগকেও এককালে বিনাশ করিলে। ভোমার দ্রাতা বিভীষণ ভোমাকে কতই হিত উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহপ্রভাবে মৃত্যুর জনা তাঁহার ক্রোধ উন্দাপন কর। যদি তুমি রামকে জানকী সমর্পণ করিতে তাহা হইলে আমাদিগের এই ম্লঘাতী ঘোর বিপদ ঘটিতে পারিত না; রামের মনোরথ পূর্ণ হইত, বিভীষণ ও মিরপক্ষ কৃতকার্য হইতেন, আমরা স্থবা থাকিতাম এবং শর্গণেরও মনস্কামনা সিন্ধ হইত না। কিন্তু তুমি দ্র্ব্লিশক্ষমে বলপ্রেক সাঁতাকে রোধ করিয়াছিলে, তন্জনা আপনাকে রাক্ষসগণকে ও আমাদিগকেও তুলার্পে নিপাত করিলে। রাজন্! ইহাতে তোমারই বা দোধ কি? দৈবই সম্ভ ঘটাইয়া দেয়, দৈবে না মারিলে লোক মরে না। অসংখ্য রাক্ষ্ম ও বানর এবং তোমার এই যে মৃত্যু ইহা দৈবযোগেই ঘটিয়াছে। লোকে ফলোলম্খী দৈবগতিতে অর্থ, ইছা বিক্তম ও আজ্ঞা কিছাতেই নিবারণ করিতে পারে না।

তংকালে রাক্ষসরাজ রাবণের পদ্মীগণ দীনমূল সাংপাকুললোচনে কুররীর



শ্বাদশাধিকশতভম সর্গ ॥ ইত্যবসরে সর্বজ্ঞান্তা প্রিরপন্নী মন্দোদরী রাবণকে রামের শরে বিনন্দ দেখিয়া কর্ণ কঠে বিলাপ করিতে লাগিল, হা নাথ! তুমি রোধাবিন্ট হইলে শ্বয়ং ইন্দ্রও ভয়ে তোমার সম্মুখে তিন্তিতে পারিতেন না। মহর্ষি, মন্দরী গন্ধর্ব ও চারণগণ তোমার ভয়ে দিক্দিগন্তে পলায়ন করিতেন। সেই তুমি আজ কিনা একজন মনুখ্যের হস্তে পরাজিত হইলে; অথচ ইহাতে লম্জিত হইতেছ না? এ কি! তুমি শ্বয়ং দ্বঃসহ বলবিক্রমে রিলােক আক্রমণপ্রক শ্রীলাভ করিয়াছিলে; আজ কিনা একজন বনচারী মনুষ্য তোমাকেই বিনাশ করিল? তুমি শ্বয়ং কামর্পী, এই মনুষ্যের অগম্য লম্কান্থী তোমার বাসভ্মি, আজ কিনা একজন মনুষ্য তোমাকে বধ করিল? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয় শ্বয়ং কৃত্যন্ত ছম্মবেশে রামর্পে আসিয়া থাকিবেন, তিনি তোমাকে বধ করিবার জন্য এইর্প অতির্কৃত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। অথবা বাধ হয় ইন্দ্রই তোমাকে বধ করিবেন। না: তাই বা কির্পে সম্ভব, তিনি যে যুদ্ধে

তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন তাঁহার এমন কি সাধা। অথবা বোধ হয় বিনি সর্বান্তর্যামী নিত্য পরেষ, বিনি জন্ম জরা ও বিনাশহীন, বিনি মহৎ হইতেও মহং, যিনি প্রকৃতির প্রবর্তক, যিনি শংখচঞ্চ ও গদাধারী, যাঁহার বক্ষে শ্রীবংসচিত, যিনি অজের ও নিশ্চল, যাঁহার শ্রী অটল, সেই মহাযোগী সত্যবিক্রম-স্বলৈকেশ্বর বিষয়ে মন্যাকার ধারণপ্রিক বানরর্পী স্বরগণে পরিবৃত হইয়া লোকের হিতকামনায় রাক্ষসগণের সহিত তোমাকে বধ করিয়াছেন। নাথ! তুমি প্রে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া গ্রিভ্রেন পরাজয় করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারা সেই বৈর স্মরণপূর্ব'ক ভোমাকে জয় করিয়া থাকিবে। হা! যখন জনস্থানে মহাবীর খর চতুদশি সহস্র রাক্ষসের সহিত বিনণ্ট হইল, তখনই জানিয়াছি রাম মন্যা নহেন। यथन হন্মান স্বগণেরও অগমা লংকাদ্বীপে স্বীয় বলবীর্যপ্রভাবে প্রবেশ করিক তদর্যাধই আমরা নানা দ্বর্ভাবনার ব্যথিত হইয়াছি। আমি পূর্বে তোনায় কহিয়াছিলাম, রাজন্! রামের সহিত বিরোধ করিও না, কিন্তু তুমি দাহাতে কর্ণপাত কর নাই, এক্ষণে ভাহারই এই ফল হইল। হা! তুমি আখ্মীয়-প্রক্রারে সহিত ধনে প্রাণে নন্ট হইবার জন্য অক্সমাৎ সীতার প্রতি অভিলাষী হইয়াছিলে। সীতা অর্থতী ও রোহিণী অপেকা সর্বাংশে শ্রেণ্ঠ, তুমি সেই হংয়াছলে। সাতা অর্শ্যতা ও রোহণা অপেকা স্বাংশে শ্রেন্ট, তুমি সেই
প্রদারীকে অপহরণ করিয়া অতি গহিত কার্য করিয়াছ। তিনি স্বাংসহা—
সহিক্তা গ্লের নিদর্শনভ্তা প্থিবারও প্রিট্টা এবং প্রারও প্রাঃ। তিনি
স্বাংগস্পরী ও পতিপ্রাণা। তুমি তাঁহাকে ক্রিন্দ অরণ্য হইতে ছলে বলে
আনয়নপ্রক স্বংশে বিনন্ট হইলে। তুমি স্টিতার স্মাগম অভিলাষ করিয়াছিলে,
কিন্তু তাহা প্র্ হইল না; প্রত্যুত্তির পতিরতারই তপঃপ্রভাবে স্বয়ং দংশ
হইলে। তুমি যখন সীতাকে অপ্রক্রিটাকরিয়া আন তখন যে তাঁহার ফ্রোধানলে
ভদ্মীভ্ত হইয়া যাও নাই স্ক্রিল কারণ তোমার সেই মাহান্যা বাহার প্রভাবে
সাক্ষাং অণিনও ভাত হন্ কর্ম! প্রকৃত সময়ে পাপফল অবশাই ভোগ করিতে
হয়। যে শ্রুকারী সে শ্রুকল ভোগ করে এবং যে পাপকারী সে পাপফল ভোগ
করিয়া পাকে তাহার সাক্ষ্মী বিভাসক্রে সাধানতে সাক্ষার তেই নিম্নার স্বান্য করিয়া থাকে, তাহার সাক্ষী, বিভীষণের সূখ এবং ড্রেমার এই নিদার্ণ দৃঃখ। নাথ! সীতা অপেকাও তো তোমার বহুসংখ্য রূপবতী রমণী আছে, কিন্তু তুমি কামবশে মোহাবেশে তাহা বুঝিতে পার নাই। সীতা কুল ও র্পগ্ণে কিছ্তেই আমার অনুরূপ বা অধিক নহে, কিন্তু তুমি মোহাবেশে তাহা ব্রুকিতে পার নাই। বিনা কারণে কাহারই মৃত্যু হয় না, তোমার মৃত্যুকারণ সেই পতিরতা সীতা। তুমি দূরে হইতে এই মৃত্যু স্বয়ংই আহরণ করিয়াছ। অতঃপর সীতা বিশোক হইয়া রামের সহিত সূথে কালহরণ করিবেন আর এই মন্দভাগিনী ঘোর শোকসাগরে নিমন্দ হইল। বীর! আমি কৈলাস স্মের্ ও মন্দর পর্বত, চৈতরথ কানন এবং অন্যান্য দেবোদানে তোমার সহিত কতই বিহার করিয়াছি, বিচিত্র মাল্য ও বন্দ্রে সূর্সাঞ্জত এবং উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন হইয়া বিবিধ দেশ দেখিয়াছি : আজ সেই আমি এক তোমার মৃত্যুতে এই সমস্ত ভোগ হইতে দ্রুট হইলাম, আজ সেই আমি বিধবা হইলাম, এক্ষণে ব্যবিলাম রাজ্ঞী নিতান্ত চপলা, তাহাকে ধিক্।

নাথ! তোমার এই মুখ উজ্জ্বলতার সূর্য, কমনীয়তার চন্দ্র এবং শোভার পশ্মের তুল্য, ইহার দ্র্যুগল, উন্নত নাসা ও ত্বক অতি স্কুলর, ইহা রছিকবীট ও দীশ্ত কুশ্চলে শোভিত ছিল, পানগোষ্ঠীতে মদিরারসে নের্যুগল চণ্ডল হইলে ইহার যারপরনাই শ্রী হইত, আলাপকালে সহাস্যুমধুরবাক্য নিঃসৃত হইযা ইহার

অপূর্বে প্রভা বিশ্তার করিত। হা! আজ তোমার সেই মূখ নিতান্ড শ্রীহীন ও মলিন। ইহা রামের শরে ছিল, গলিত মেদ ও মণ্জায় ক্লিল, রুধিরধারায় রক্তিম এবং রথোখিত ধ্লিজালে রক্ষ হইয়া আছে। হা! আমি অতি হতভাগিনী; আমি যাহা স্বপেনও ভাবি নাই সেই বৈধব্যদশা আমার ঘটিল! আমার পিতা দানবরাজ, স্বামী রাক্ষসেশ্বর, পত্র ইন্দ্রবিজয়ী, এই জন্য আমার মনে মনে বড়ই গর্ব ছিল। আমার রক্ষকেরা অকুতোভয় খ্যাতবীর্ষ ও বিজয়ী, ইহাও আমার মনে একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হা! এতাদৃশপ্রভাব তোমরা থাকিতে এই অতর্কিত মন্যাভয় কির্পে উপস্থিত হইল। নাথ! তোমার এই দেহ স্নিশ্ধ ইন্দ্রনীলবং শ্যামল, পর্বতের ন্যার উচ্চ এবং কের্র অঞ্চদ মৃক্তাহার ও প্রপেমাল্যে সুশোভিত। ইহা বিহারগ্রে রমণীর এবং বৃন্ধক্ষেত্রে দুনিরিক্ষ্য ছিল। ইহা নানার্প আভরণপ্রভায় সবিদ্যাং জলদের ন্যায় শোভা পাইত ; হা! আজ ইহা কণ্টকাকীর্ণ শশকবং বহুসংখ্য তীক্ষা শরে ব্যাণ্ড ও লিণ্ড; এই জন্য ইহার স্পর্শ আমার পক্ষে দূর্লন্ড জ্ঞানিয়াও আমি আলিগ্যন করিতে পারিতেছি না। হা! মর্মপ্রসারিত শরে এই দেহের স্নায়,বন্ধন ছিল্ল হইরাছে : ইহা শ্যামবর্ণ, কিন্তু এক্ষণে রম্ভকান্ডি। বজ্রাবিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় ইহা ধরাতলে প্রসারিত আছে। হা নাথ! রামের বঞ্জাবদাল প্রতের ন্যায় হহা বরাতলে প্রসারিত আছে। হা নাথ! রামের হলেত তোমার মৃত্যু হইবে ইহা স্বন্ধাবৎ অলাক, ক্রেই কি সতা হইল! তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যুরও মৃত্যু, কিন্তু স্বায়ং কির্পে ক্রেই কি সতা হইল! তুমি হৈলোক্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধান্বর; সমস্ত লোক তোমার জন্য সততই ভাত ছিল; তুমি লোকপালাবিজয়ী; তুমি দেবনের মহাদেবকেও টলাইয়াছিলে। তুমি গার্বিতিদিগের নিগ্রহ এবং অনেক স্থাই ব্যক্তিকে বিনম্ভ করিয়াছ। তুমি শত্রুর নিকট স্বতেজে গর্বেছি করিয়া থাকা তুমি স্বজন ও ভ্তোর রক্ষক এবং বারগণের বিনাশক। তুমি বহুসংখ্যু দান্র ও বক্ষক কি বহুত এবং নিবাতকবচগণকে প্রাজিত করিয়াছ। তুমি বজ্নাশ, ধ্রেছ মর্যাদাভেদ এবং ব্রেখ য়য়য়াস্থিত করিছে এবং স্রাস্ত্র ও মন্বেরের কর্মাকে নানান্ধান ইইতে বলপ্রেক আনিতে। তুমি শ্রুতিক বির্বাহ এবং ক্রিকে এবং স্বাস্ত্র ও মন্বেরের ক্রিটাকে নানান্ধান ইইতে বলপ্রেক আনিতে। তুমি শূর্ম্প্রীর শোকদ এবং স্বজনের নেতা। তুমি লঙ্কার রক্ষক ও ভীষণ কার্যের কর্তা। তুমি আমাদিগকে বিবিধ ভোগে পরিভূণ্ড করিয়া থ্যক। হয়! এক্ষণে আমি তোমাকে রামের শরে কিন্দট দেখিয়াও যে দেহ ধারণ করিয়া আছি ইহাতেই বোধ হয় আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। নাথ! তুমি মহামূল্য শব্যার শয়ন করিতে. এখন কি জন্য ভূতলে ধ্লিধ্সর হইয়া শয়ান আছ? যেদিন বীর লক্ষ্মণ আমার প্রে ইন্দ্রজিংকে বিনাশ করিয়াছেন, সেইদিন আমি অতিমার ব্যথিত হইয়াছিলাম. কৈন্তু আজ এককালে বিনণ্ট হইলাম। এখন বন্ধ,হীন অনাথ ও ভোগবিহীন হইয়া চিরকাল শোকার্ণনে নিমণন থাকিব। হা! তুমি দুর্গম স্ক্রীর্ঘ পথের পথিক হইয়াছ, আজ এই দুর্যখনীকেও সেই পথের সন্গিন্যী করিয়া লও, আমি তোমা ব্যতীত কিছুতেই থাকিব না। তুমি এই দীনাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী কেন ষাও? এই মন্দর্ভাগিনী তোমার জন্য শোকাকুল মনে বিলাপ করিতেছে, তুমি কেন ইহাকে সাম্পনা করিতেছ না? আমি অবগ্রন্থিত না হইয়া নগরশ্বার হইতে নিম্কান্ত এবং পদরক্রেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি; ইহা দেখিয়া কি তুমি জুন্ধ হও নাই? এই দেখ, তোমার পত্নীগণের লক্জাবগ্র-ঠন স্থালিত এবং ইহারা অন্তঃপুর হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়াছে; ইহাদিগকে বহিগতি দেখিয়া তুমি কেন কুন্ধ হও নাই? আমি তোমার ক্রীড়াসহায়, এক্ষণে অতিমান্ত কাতর হইয়াছি, তুমি কি জন্য আমাকে সাম্পনা এবং কি জন্যই বা আমায় বহুমান করিতেছ না?

তুমি যে-সকল পতিব্রতা পতিসেবারতা ধর্ম পরায়ণা কুলস্মীকে বিধবা কর তাহারাই শোকাকুল মনে তোমায় অভিসম্পাত করিয়াছিল, তক্ষন্যই আজ তুমি শত্রহন্তে প্রাণত্যাগ করিলে। তাহারা অপকৃত হইয়া তোমায় যে অভিশাপ দিয়াছিল, বলিতে কি, আজ ভাহারই এই ফল উপস্থিত হ**ইল। পতিরতাদিগের চক্ষের** জল ভূ**তলে** পড়িলে নিশ্চয় একটা অনর্থ ঘটিয়া থাকে এই যে প্রবাদবাক্য আছে, ইহা কি সত্যসত্যই তোমাতে ফলিল! রাজন্! তুমি মহাবীর; তুমি স্ববিস্তমে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছ ; জানি না, তোমার কির্পে সামান্য স্ত্রীচৌর্বে প্রবৃত্তি হইল? তুমি স্বৰ্ণম্গচ্ছলে রাম ও লক্ষ্মণকৈ দ্রে অপসারণপূর্বক জানকীরে কেন আশ্রম হইতে অপহরণ করিয়াছিলে? তুমি ভূত, ডবিষ্যাৎ ও বর্তমান তিন কালই দেখিয়া থাক এবং ডোমার যুম্থকাতরতাও কখন শ্বনি নাই, তবে বে তুমি এইরূপ করিলে ইহা কেবল ভাগ্যদোবে আসম মৃত্যুরই লক্ষণ। আমার সেই সত্যবাদী দেবর জানকীরে লঞ্চায় আনীত দেখিয়া চিম্তায় দীঘনিঃম্বাস পরিত্যাগপূর্বক যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই কি ঘটিল! রাজন্! তোমারই দ্রপনের কামক্রোধজ বাসনে এই ম্লঘাতী অনর্থ উপস্থিত হইল। তুমিই এই রাক্ষসকুলকে অনাথ করিলে? তুমি আপনার সদসং কর্ম লইয়া বীরগতি লাভ কুরিয়াছ; তুমি কোন অংশে শোচনীয় নও, কেবল স্মীস্বভাবহেতু আমার বৃদ্ধি ক্রম্পায় কাতর হইতেছে। আমিই কেবল তোমার বিনাশদঃশে শোকাকুল প্রতিছে। তুমি হিতাথী স্হ্দ ও ল্রাত্গণের নিবারণ শ্ন নাই। বিভীষণ সম্ভেভাবে তোমাকে অনেক প্রেরুকর সংগত কথা কহিয়াছিলেন, তুমি তাহাতে কর্পণাত কর নাই। তুমি বার্যগর্বে মারীচ, কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতার স্ক্রেয়াধ রক্ষা কর নাই; এখন তাহারই ফল এইর্প হইল। হা নাথ! তোমার স্থিত জলদাকার, পরিধান পাঁতাম্বর এবং হস্তে স্বর্ণাপ্যাদ; তুমি রক্তে অবগ্রিষ্ঠিত হইয়া দেহপ্রসারণপ্র্বক কেন শয়ান আছ! তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিন কেন সম্ভাষণ করিতেছ না! আমি মহাবাঁষ রাক্ষস সমালীর দেহিত্রীি তুমি কেন আমার সভ্তাষণ করিতেছ না! রাজন্! এই ন্তন প্রাভবকালে তুমি কি কারণে শরান আছ, এক্ষণে গাত্রোখান কর। হা! আজ স্থারণিম নিভায়ে লংকায় প্রবেশ করিয়াছে। তুমি এই দ্বনিরীক্ষ্য পরিষ ম্বারা শত্রসংহার করিতে। ইহা বজ্লবৎ কঠোর স্বর্ণখচিত ও গন্ধমাল্যে অচিতি ; এখন ইহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে বিকীণ রহিয়াছে। নাথ। তুমি রণভূমিকে প্রিয়তমার ন্যায় আলিপানপূর্বক শরান আছ. আর অপ্রিয়ার ন্যায় আমার সহিত বাক্যালাপও করিতেছ না! হা! এক্ষণে আমার এই হাদরকে ধিক্, ইহা ডোমার বিনাশে শোকাকুল হইয়া এখনও সহস্রথা বিদীর্ণ হইল না!

রাক্ষসরাজমহিষী মন্দোদরী সঞ্জল নয়নে এইর্প বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দেনহাবেশে রাবণের বক্ষে মৃছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তংকালে সন্ধ্যারাগরন্ত মেঘে উল্জন্ন বিদ্যুতের নায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন উহার সপত্নীগণ যারপরনাই কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে উহাকে ভর্তার বক্ষঃস্থল হইতে উত্থাপনপ্রেক প্রধাধবাক্যে কহিল, দেবি! লোকস্থিতি যে অনিশ্চিত ইহা কি ত্মি জান না এবং প্রাক্ষর হইলে রাজার রাজালক্ষ্মী যে থাকেন না ইহাও কি তুমি জান না? রাবণের পত্নীগণ রোর্দামানা মন্দোদরীকে এই বলিয়া মৃত্ত-কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। চক্ষের জলে উহাদের স্থন ও স্থানমল মৃথ ধেতি হইয়া গেল।

ইত্যবসরে রাম বিভীষণকে কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের অণিনসংস্কার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ এবং সমসত স্থালোককে সান্ধনা কর। তখন ধীমান বিভীষণ ব্রিশ্বলে মমাক্ বিচার করিয়া ধর্মসঞ্জাত ও বিনীত বাকো কহিতে লাগিলেন, রাম! যে ব্যক্তি পরস্থাস্পর্শপাতকী তাহার অন্নিসংস্কার করা আমার উচিত হইতেছে না। এই রাক্ষসরাজ আমার অনিক্ষপর ভ্রাত্র্পী শর্। ইনি গ্রুত্বগৌরবে যদিও আমার প্রা, কিন্তু কিছ্তেই প্রা পাইবার যোগ্য নহেন। রাম! আমি ই'হার দেহদাহে অসম্মত, প্থিবীর তাবং লোক আমার এই কথা শ্রিনরা হয়ত আমাকে নিষ্ঠ্র বিলতে পারে, কিন্তু ই'হার সমস্ত দোষের কথা শ্রিনলে তাহারা প্রবর্গ বিলবে বিভীষণ যাহা করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে।

তখন ধর্মণীল রাম পরম প্রতি হইরা বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি ডোমার প্রভাবে জরপ্রী লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমারও কোনর প প্রিয়-কার্য অনুষ্ঠান করা আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য হইতেছে। এই প্রসংশা আমার যা কিছ্ বস্তব্য আমি অবশাই তোমার বালব। দেখ, এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ বাদও অধামিক ও দ্রুচরিত, কিল্ডু ইনি মহাবল ও মহাবার। শ্নিয়াছি যে ইল্প্রপ্রতি দেবগণও ইভাকে জয় করিতে পারেন নাই। মৃত্যু পর্যক্তই শত্তা, ইভাকে বধ করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইরাছে। এক্ষণে তুমি ইভার আন্ন-সংক্রার কর। ইনি বেমন তোমার তেমনি আমার্থ তুমি ধর্মান,সারে ইভার শাক্ষসত্মত অণিনসংক্রার করিতে পার, ইহাতে ক্রিয় যশক্রী হইবে।

শাস্ত্রসমত আশ্নসংস্কার করিতে পার, ইহাতে ক্রিয় যশস্বী হইবে।
তখন বিভাষণ রাবণের আশ্নসংস্কার করিতে পার, ইহাতে ক্রিয় যশস্বী হইবে।
তখন বিভাষণ রাবণের আশ্নসংস্কারে ক্রিয় হইলেন এবং লগ্লাপ্রীতে প্রবেশপ্রেক শমশানক্ষেত্রে জন্য তাহার স্ক্রিসহোত্র বাহির করিয়া দিলেন। পরে শক্ট, আশ্ন, যাজক, চন্দনকান্ঠ, অনুদ্ধি কান্ঠ, স্গান্ধ অগ্রের, অন্যান্য গান্ধদ্রব্য এবং মণিম্ভা ও প্রবাল পাঠাইবা দিলেন এবং শ্বয়ংও রাক্ষসগণের সহিত মৃহ্তমধ্যে আগ্যমনপূর্বক মানক্ষিমকৈ লইয়া কার্যারেশ্ভে প্রবৃত্ত হইলেন।
অনশ্তর রাক্ষস রাক্ষাক্রেমি স্বিশকে পট্রস্ক্র পরিধান করাইয়া অগ্রন্থ ক্রিয়ালনে স্বেশনিমিতি শিবিকায় ক্রিয়াল ক্রাইল। জ্রার্ক্তর ক্রিয়াল ক্রাইল

অনশ্তর রাক্ষস রাক্ষান্ত্র স্থিবিদকে পট্রন্দ্র পরিধান করাইরা অপ্রন্ধাণ্ডনে সন্বর্গনিমিত শিবিকায় স্থারোহণ করাইল। ত্র্যরিবের সহিত স্তৃতিবাদকেরা উ'হার গ্রানান্বাদে প্রবৃত্ত হইল এবং সকলে ঐ মাল্যসন্থিত পতাকাশোভিত শিবিকা উত্তোলন ও কাষ্ঠভার গ্রহণপূর্বক দক্ষিণাভিম্থে বাত্রা করিল। বিভাষণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অধ্যর্থন্গণ পাতুম্ব প্রদীশ্ত অণ্ন লইরা অগ্রে অগ্রে চলিল। অশতঃপ্রস্থ নারীগণ রোদন করিতে করিতে দ্রুতপদে কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ যেন প্রত্যাতিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইতে লাগিল।

পরে সকলে শ্মশানভ্মিতে উপস্থিত হইয়া দ্ঃখিতাল্ডঃকরণে রাবণকে পবিত্র স্থানে অবতারণ করিল এবং বেদবিধি অন্সারে রক্ত ও শেবতচলন, পদমক ও উশীর শ্বারা চিতা প্রস্কৃত করিয়া তদ্পরি রাজ্কব চর্মা আস্তীর্ণ করিয়া দিল। অন্তর শাস্ত্রাক্ত পিত্মেধের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রান্ধবেরা চিতার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বেদি নির্মাণ করিয়া যথাস্থানে বহি স্থাপন করিল। পরে রাবণের সকষ্ধে দথি ও ঘৃতপূর্ণ প্রাব নিক্ষেপপূর্বক পদম্বয়ে শকট ও উর্ব্রগলে উল্লেখ রাখিয়া দিল এবং দার্পার, অরণি, উত্তরারণি ও মুখল যথাস্থানে দিয়া পিত্মেধ সাধন করিছে লাগিল। অনন্তর শাস্ত্রাক্ত ও মহর্ষিবিহিত বিধানে পবির পশ্ হনন করিয়া উহার সমৃত মেদে এক আবরণী প্রস্তৃত করিয়া রাবণের মুখে বসাইয়া দিল এবং গশ্মালো তাহাকে অলৎকৃত করিয়া বাদপ্রণ্ মুখে দীন্মনে উ'হার দেহোপরি বৃশ্ব ও লাজ্যলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অনন্তর বিভাষণ উহাকে অন্দি-প্রদান করিলেন। পরে দেহ ভদ্মসাং হইলে

তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্র বৈশ্যে বিধিপ্রেক দভামিশ্রিত তিলোদকে উ'হার তপুণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত স্থালোককে প্রেনঃ প্রনঃ সাল্যনা করিয়া অন্নয়-পর্বেক প্রতিগমনে অনুরোধ করিলেন। উহারা প্রম্থান করিলে তিনিও বিনীত-ভাবে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র যেমন ব্রাস্ক্রেকে সংহার করিয়া হুন্ট হইয়াছিলেন, রাম সেইরূপ রাবণকে বিনাশ করিয়া যারপরনাই হুষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদত্ত বর্ম শর ও শরাসন পরিত্যাগ ও রোষ পরিহারপর্বেক পনের্বার সৌম্যাকার ধারণ করিলেন।

**চয়্মাদশাধিকশতভম লগ**ি। এদিকে দেবতা গম্ধর্ব ও দানবগণ রাবণকে বিনুষ্ট দেখিয়া ন্ব-ন্ব বিমানে আরোহণপূর্বক বথান্থানে প্রন্থান করিলেন। প্রতিগমন-कारन प्याद दारभव्य, तास्मव भवाक्य, वानवगरगत यान्यरेनभूगा, माश्रीत्वर मन्छ्या. হন্মান ও লক্ষ্যণের অনুরাগ ও বিক্রম এবং সীতার পাতিরত্য এই সমস্ত বিষয় লইয়া হাত্মনে নানারপ কথোপকখন করিতে লাগিলেন। পরে মহাত্মা রাম স্বেসার্থি মাতলিকে বথোচিত সমাদরপ্র্বক অণিন্প্রভ রথ লইয়া প্রতিগমনে অন্মতি করিলেন। মতেলিও সেই দিবা রথে আবেতিপর্বক দ্যলোকে উভিত হইলেন।

পরে রাম পরম প্রতি হইয়া স্তাবিকে অক্তিগন করিলেন। বানরগণ রামের বারদের ভ্রসী প্রশংসা করিতে লাগিল করিলেন। উত্থাকে অভিবাদন করিলেন। তথন রাম সেনানিবেশে আসিয়া সামিকি লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! তুমি এক্ষণে এই বিভাষণকে সংকারাজ্যে অভিবাদন কর। ইনি আমার প্রেণিকারী এবং অন্বেক্ত ও ভক্ত। ইত্যাকে লংকারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিব ইহাই আমার একাল্ড ইচ্ছা। তথন লক্ষ্যণ রামের বার্কি অভিমাত্র হ্লট হইলেন এবং বানরগণের হল্ডে স্বর্ণকাস দিয়া সম্প্রের জুলি আনিবার জনা আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র

শীঘ্রগামী বানরেরা সম্ভ সমুদ্রের জল আহরণ করিল।

পরে লক্ষ্মণ রামের অনুমতিক্রমে বিভীষণকে এক উৎকৃণ্ট আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সূহাদ গণের সহিত বেদবিহিত বিধি অনুসারে ঐ জলপূর্ণ কলসে তাঁহাকে অভিষেক করিপেন। তৎকালে রাক্ষস ও সমস্ত বানর উ'হাকে অভিষেক করিতে লাগিল। বিভীষণ লংকারাজ্যে রাক্ষসগণের রাজা হইলেন। তাঁহার অনুরন্ত অমাত্যেরা পরম প্রেকিত হইল এবং রামকে স্তব করিতে লাগিল। রাম ও **লক্ষ্যণও অ**ত্যান্ত প্র**ীত হ**ইলেন।

অনন্তর বিভাষণ প্রকৃতিগণকে সান্থনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। পৌরগণ সম্তুক্ট হইয়া উ'হাকে দখি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও প্রুক্প উপহার দিতে **ন্সাগিল। তিনি ঐ সমস্ত মাঞ্চল্যদ্রব্য লই**য়া রাম ও লক্ষ্মণকে সমর্পণ করিলেন। মহাত্মা রাম উ'হাকে কৃতকার্য ও সালেমাত্র দেখিয়া উ'হারই ইচ্ছাক্রমে তৎসমাদ্র গ্রহণ করিলেন।

পরে তিনি প্রণত ও কৃতান্ধলিপটে অবস্থিত হন্মানকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি মহারাজ বিভীষণের আজ্ঞাক্তমে লংকায় গমনপূর্বক অগ্নে জানকীর কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে আমি, সম্মীব ও লক্ষ্মণ আমাদের কুশল জ্ঞাপন করিয়া কহিও মহাবীর রাবণ বৃদ্ধে বিনণ্ট হইয়াছেন। বীর! তুমি জ্ঞানকীরে এই প্রিয়সংবাদ দিয়া তাঁহার প্রত্যান্তর লইয়া শীঘ্র আইস।

**চতুদ'শাধিকশতভম সর্গ**া। অন্তর হন্মান এইরূপ আদিন্ট হইয়া বিভীষণের অন্তা গ্রহণপূর্বক লংকাপ্রীতে গমন করিলেন। রাক্ষসগণ উ'হাকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। তিনি লংকায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। ঐ মহাবীর জানকীর পূর্বপরিচিত। তিনি ন্যায়ান্সারে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জানকী অপাসংস্কার-অভাবে মলিন এবং গ্রহভয়ভীত রোহিণার ন্যায় দীন। তিনি রাক্ষসীগণে বেণ্টিত এবং বৃক্ষমূলে নিরানন্দমনে উপবিষ্ট। তখন হন্মান নিকটবতী হইয়া উহাকে অভিবাদনপূর্বক বিনীত ও নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জ্বানকী উ'হাকে দেখিবামার হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিলেন, পরে স্মরণ হইবামার বারপরনাই হুটে হইলেন।

অনুষ্ঠার হন্তমান জ্বানকীর মুখাকার পূর্বপরিচয় ও বিশ্বাসে সৌম্য দেখিয়া কহিলেন, দেবি ! রাম তোমার কুশল ভিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তিনি, লক্ষ্মণ ও স্ত্রীব সকলেই কুশলে আছেন। মহাদ্ধা রাম লক্ষ্মণ ও বানরসৈন্য সম্ভিব্যাহারে বিভাষিণের সাহায্যে মহাবীর রাবণকে বধ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে নিঃশন্র ও পূর্ণকাম। দেবি! আমি তোমাকে শৃভ সংবাদ দিতেছি এবং তোমার প্রীতিবর্ধনের জন্য প্নেরায় কহিতেছি, রাম তোমারই প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি বিজন্ম ও স্কের হও। ছোর শত্র রাবণ বিষ্ঠিত লগ্কাপ্রী আধক্ত হইরাছে। মহাত্মা রাম কহিরাছেন, আমি তোমান সির্ক্তরে দ্টানন্টর ও বিনিদ্র হইরাছে। মহাত্মা রাম কহিরাছেন, আমি তোমান সির্ক্তরে দ্টানন্টর ও বিনিদ্র হইরা সম্বান্ত সেতৃবন্ধনপূর্বক প্রতিজ্ঞা উত্তা হইরাছি। এক্ষণে তুমি রাবণের গ্রেই আছ বিলয়া কিছুমান ভীত হইও মা, আমি লঙ্কার সমস্ত আধিপত্য বিভাষণের হস্তে অপণি করিয়াছি প্রান্ত্রত হও, তুমি স্বগ্রেই অবস্থান করিতেছ। দেবি! বিভাষণও তোমার কিনে উৎস্ক হইয়া হ্তমমনে শীঘ্রই বাইবেন। চন্দ্রাননা জানকী হন্মানের মুখে এই প্রিয়সংবাদ পাইয়া হর্ষভরে বাঙ্নিন্পত্তি করিতে পারিলেন না। তথ্য সংখ্যান উহাকে মৌনী দেখিয়া জিল্পাসিলেন, দেবি! তামি কি চিন্তা করিতেছ এক ক্রেক্তর বা আমান ক্রান্ত ক্রেক্তর করিবছেল সংখ্যা

তুমি কি চিন্তা করিতেছ এক কৈনই বা আমার কথার কোনরপে উত্তর করিতেছ না?

তখন পতিত্ৰতা সীতা পৰুম প্ৰীত হইয়া বাণ্পগদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভর্তার বিজয়সংক্রান্ড এই প্রিয় সংবাদ শ্বনিয়া হর্বে ক্ষণকাল আমার বাঙ্নিন্পত্তি করিবার শক্তি ছিল না। বংস! তুমি আমায় যে কথা শ্নাইলে ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন দেয় কভু দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখী इट्रें पात्रि, भृथियौर्ड अमन किंद्र एपियर्डिंग मा। मृत्र्य विविध तक्र वा ত্রৈলোক্য রাজ্যও এই স্কেংবাদের প্রতিদান হইতে পারে না।

হন্মান জানকীর এই বাকো সন্তুষ্ট হইয়া কৃতাঞ্চলিপুটে কহিলেন, দেবি! তুমি ভর্তার হিত্যথিনী ও প্রিয়কারিণী। এইরূপ স্নেহের কথা কেবল তুমিই বলিতে পার। অর্গাম তোমার নিকট প্রিয় ও মহৎ কথাই শ্রনিবার প্রার্থী ; ইহা ধনরত্ন ও দেবরাজ্য হইতেও আমার পক্ষে অধিক। দেবি! তুমি যখন রামকে বিজ্ঞয়ী ও স্ক্রিথর দেখিতেছ তখন ত ক্ফুডই আমার দেবরাজ্য লাভ হইল।

জানকী কহিলেন, হন্মান! বিশা্খ শ্রুতিমধ্র অন্টাণ্গব্যিষণে বাক্য তুমিই বলিতে পার। তুমি বায়ার প্রশংসনীয় পার ও পরম ধার্মিক। বল, বিক্রম, বীরত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান, ঔদার্যা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্যা, স্থৈর্যা ও বিনর প্রভূতি অনেকানেক শোভন গুণ তোমাতেই আছে।

হন্মান সীতার এই কথায় হুট হইলেন এবং এইরূপ প্রশংসায় অতিমাত উল্লেম্ফিড না হইয়া সবিনয়ে প্নেরায় কহিলেন, দেবি! এই সমস্ত রাক্ষসী

এতদিন তোমার প্রতি তর্জনগর্জন করিয়াছে। বিদ তোমার ইচ্ছা হয় তো বল আমি এখনই ইহাদিগকে বধ করি। ইহারা বিকৃতাকার ও ঘোরাচার; ইহাদের কেশজাল রক্ষ ও চক্ষা ক্রেডর। শানিয়াছি, ইহারা রাবণের আদেশে এই অশোকবনে তোমায় কঠোর কথায় পানঃ পানঃ কেশ দিয়াছে। আমার ইচ্ছা যে আমি এখনই ইহাদিগকে বিবিধ প্রকারে বধ করি। কাহাকে মাজিও পাকিপ্রহার, কাহাকে জন্ম ও জানাপ্রহার, কাহাকে দংশান, কাহারও নাসাকর্শ ভক্ষণ এবং কাহারও বা কেশোংপাটনপর্বক এই সমনত অপ্রিয়কারিলীকে বধ করি। তুমি এই বিধয়ে আমায় সম্মতি দেও।

তথন দীনা দীনবংসলা জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়া কহিলেন, বীর ! বাহারা রাজার আগ্রিড ও বশা, বাহারা অন্যের আদেশে কার্য করে, সেই সমস্ত আজ্ঞান্বতা দাসীর প্রতি কে কুপিত ইইতে পারে? আমি অদ্উদোষ ও প্রেদ্ফতি-নিবন্ধন এইর্প লাঞ্চনা সহিতেছি। বলিতে কি আমি স্বকার্যেরই ফলভোগ করিতেছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমার আর বলিও না। আমার এইটি দৈবী গতি। আমি প্রেই জানিতাম বে, দশাবিপাকে আমার এইর্প সহিতে ইইবে। একণে আমি নিতান্ত অক্ষম দ্র্লের ন্যায় ইহাদিগকে কমা করিতেছি। ইহারা রাবণের অভ্যান্তমে আমার ওর্জনগর্জন করিতে। এখন সে বিনন্ধ ইইরাছে, স্তরাং ইহারাত্ব আমার প্রতি সেইর্প ব্যবহার করিবে না। বীর! একদা কোন ভক্তি ব্যান্তের নিকট বে ধর্মসংগত কথা বলিয়াছিল তাহা শনে। যাহারা অন্যের প্রারণার পাপাচরণ করে প্রাক্ত তাহাদিগের প্রতাপকার করেন না ; ফল্টি এইর্প আচার রক্ষা করা সর্বতোভাবেই কর্তবা ; চরিত্রই সাধ্গণের ভ্রণ করে ব্যক্তি অপরাধ করিয়া থাকে, স্তরাং সর্বত্র ক্ষমা করা উচিত। প্রতিশ্বিক্তি বাহাদের স্বেশ, বাহারা ক্রপ্রকৃতি ও দ্রাত্মা পাপাচরণ দেখিকেও তাহাদিকের দেখিকেও তাহাদিকের দেখিকেও তাহাদিকের দেখিকেও তাহাদিকের দাধানিক দেখিক কন্দের বাহাদের স্বেশ, বাহারা ক্রপ্রকৃতি ও দ্রাত্মা পাপাচরণ দেখিকেও তাহাদিকের দেখিক দেও করিবে না।

হন্মান কহিলেন, দেবি ! ব্রিলাম তুমি রামের গ্রেবতী ধর্মপিলী এবং স্বাংশেই তাঁহার অনুর্পা, এখন আমার অনুমতি কর আমি তাঁহার নিকট প্রস্থান করি।

তখন জানকী কহিলেন, সোমা! আমি ভদ্তবংসল ভর্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। মহামতি হন্মান উ'হার মনে হর্বোংপাদনপূর্বক কহিলেন, দেবি! আছ তুমি সেই প্রতিদ্যুস্করানন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে। তিনি এখন নিঃশন্ত্র ও স্থিরমিন্ত; শচী বেমন স্বরাজ ইন্দ্যকে দেখেন, তুমি আজ সেইর্প তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

হন্মান সাক্ষাৎ **লক্ষ্মীর ন্যায় লোভমানা সীতা**কে এইর্প কহিয়া রামের নিকট উপস্থিত হই*লে*ন।

পঞ্চশাধিকশন্ততম সর্গা। অনন্তর ধীমান হন্মান পদ্মপলাশলোচন রামের নিকটপথ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, রাজন্ ! যে নিমিন্ত সমস্ত উদ্যোগ, যাহা সেতৃবন্ধ প্রভাতি সমস্ত শ্রমসাধ্য কর্মের একমাত্র ফল, এখন সেই জানকীরে দেখা তোমার উচিত হইতেছে। সেই শোকনিমগনা সঞ্জনর্মনা দেবী আমার নিকট বিজয়সংবাদ শ্রনিয়া তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি প্রব-

প্রত্যায়ে আমায় কহিলেন, আমি ভর্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। এই বলিয়াই তিনি আকল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

ধর্মশীল রাম এই কথা শ্রনিয়া সহস্য চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে ঈষং জল আসিল। তিনি দীর্ঘ ও উঞ্চ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও চতুর্দিক নিরীক্ষণপূর্বক কৃষ্ণকায় বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকীরে স্নান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট অংগরাগ ও অলংকারে স্কানজ্জত করিয়া শীঘ্রই আন।

অনশ্তর বিভীষণ সত্বর অন্তঃপর্রে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় পরেস্থী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন। পরে তিনি স্বরং সাক্ষাং করিয়া মন্তকে অঞ্জলিবন্ধনপর্বক সবিনয়ে কহিলেন, দেবি! তুমি উৎকৃষ্ট অঞ্গরাগ ও অলঞ্কারে স্কৃতিজ্ঞত হইয়া যানে আরোহণ কর, তোমার মঞ্গল হউক, রাম তোমায় দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

সাঁতা কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি স্নান না করিরাই ভর্তাকে দেখিব। বিভাষণ কহিলেন, দেবি! রাম ধেরূপ কহিয়াছেন তাহাই করা তোমার উচিত।

তথন পতিব্রতা সীতা পতিভব্তিপ্রভাবে তংক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্নানাশ্তে মহাম্লা বস্তা ও অলওকার পরিয়া শিবিকায় উঠিলেন। বিভীষণ স্থালাককে বহিবার যোগ্য বাহকের স্বারা উহাকে বহুসংখা ক্রক সমভিব্যাহারে রামের নিকট আনিলেন। রাম সীতার আগমন জানিতে প্রিটাও ধানে আছেন। ইত্যবসরে বিভীষণ তাঁহার নিকটম্থ হইয়া অভিবাদনপুর কি ই উমনে কহিলেন, বীর! দেবী জানকী উপস্থিত। রাম ঐ রাজসগৃহপুর্যাক্ষীর আসিবার কথা শ্রনিয়া রোষ হর্ষ ও দঃখ যুগপং অন্ভব করিক্ষে এবং চিন্তা করিয়া অপ্রফান্তা মনে কহিলেন, রাজসরাজ! জানকী শুলি আমার নিকট আসান।
আনন্তর ধর্মজ্ঞ বিভীষণ ধ্রের ত্রতা সমস্ত লোককে ত্রুয়াত করিয়া দিতে

অন্তর ধর্ম বিভীষণ করি তিরতা সমসত লোককে তফাত করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। উ'হার অবিশ্যার কণ্ডুক ও উক্ষীষে শোভিত ঝর্মর-শন্দবং-বেরগ্রুছধারী প্রুবেরা দ্বেশ্বগণকে অপসারণপ্রক চতুদিকে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণ দলে দলে উপ্থিত হইয়া দ্রের চলিল। ঐ সময় বায়্বেগফর্ভিত সম্দ্রের গভার গর্জনের নায় একটি মহা কলরব উঠিল। তখন রাম সৈন্যগণের অপসারণ এবং তায়বন্ধন সকলকে তটন্থ দেখিয়া ন্বায় কার্ণো নিবারণ করিলেন এবং অমর্যভরে ও রোয়জ্বলিত নেরে বিভাষণকে যেন দশ্য করিয়া তিরন্ধারপ্রক কহিলেন, ভূমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমসত লোককে কণ্ট দেও? ইহারা আমায়ই আশ্বায়-ন্বজন। গৃহ, বন্দ্র ও প্রাকার স্বালাকের আবরণ নয়, এইর্শ লোকাপসারণও স্বালাকের আবরণ নয়, ইহা রাজ-আড়ন্বর মাত্র, চরিত্রই স্বালাকের আবরণ। আরও বিপত্তি, পাড়া, যুন্ধ, স্বয়ংবর, বজ্ঞ ও বিবাহকালে স্বালাককে দেখিতে পাওয়া দ্বায় নহে। একণে এই সীতা বিপদন্ধ, ইনি অত্যন্ত কন্টে পড়িয়াছেন, এ সময়ে বিশেষতঃ আমার নিকট ই'হাকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদরজেই আস্কা। এই সমসত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দেখ্ক।

বিভীষণ রামের এই কথা শ্রনিয়া কিছু সন্দিহান হইলেন এবং তাঁহার নিকট সীতাকে বিনীভভাবে আনিতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্যুপ, স্থোীব ও হন্মানও রামের ঐ ব্যক্যে দ্বাধিত হইলেন। জানকী লম্জায় স্বদেহে মিশাইয়া যাইতেছেন : বিভাষণ তাঁহার পশ্চাং পশ্চাং : তিনি রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং

বিসময় হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্তার প্রশাস্ত মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। বহুদিনের অদৃষ্ট প্রিয়ত্মের সেই পূর্ণচন্দ্রস্কার মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ক্লান্তি দ্র হইল এবং হর্ষে তাঁহার মুখকান্তিও নির্মাল চন্দ্রবং বোধ হইতে লাগিল।

বোড়শাধিকশভতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম বিনয়াবনত জানকীকে পাদের্য দিভায়মান দিখিয়া দপতাক্ষরে কহিলেন, ভদ্রে! আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমার আনিলাম। পৌর্বে যতদ্র করিতে হয় আমি তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমার জোধের উপশম হইল এবং আমি অপমানের প্রতিশোধ লইলাম। আজ সকলে আমার পৌর্ষ প্রত্যক্ষ করিল, আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভ্রু। চপলচিত্ত রাক্ষ্য আমার আগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল ইহা তোমার দৈব্বিহিত দোষ, আমি মন্ত্রা হইয়া তাহা ক্ষালন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বতেজে শত্রুক্ত অপুমানের প্রতিশোধ লইতে না পারে সেই ক্ষ্রেমনা নীচের প্রবল পৌর্বে কি কাজ। আজ মহাবার হন্মানের সমন্ত্রণখন সাথিক, লংকাদাহন প্রভ্রুতি সমস্ত গোরবের কার্ষ সফল। আজ স্থাবির বিক্রম প্রদর্শন এক সংগ্রামশ প্রদান ফলবং হইল। আর থিনি নিগর্গ প্রভাবে পরিপ্রা

রামের এই কথা শানিয়া ম্গার নাম স্পর্কার নের বিস্ফারিত ও অগ্রাজনে ব্যাপত হইল। তংকালে ঐ নীলক্তিস্কুল্যা কমললোচনাকে সম্মুখে দেখিয়া লোকাপবাদভয়ে রামের হ্দয় বিশ্বী হইয়া গেল। তিনি সর্বসমকে উ'হাকে কহিতে লাগিলেন, অবমাননার পতিশোধ লইতে গিয়া মানধন মন্বের বাহা কর্তব্য আমি রাবণের বধুন্ত স্বাক্তি তাহা করিয়াছি। যেমন উগ্রতপা মহর্ষি অগ্রত্য ইন্বল ও বাতাতির ভয় হইতে দক্ষিণ দিককে উন্ধার করিয়াছিলেন সেইর্প আমি রাবণের ভয় হইতে জীবলোককে উম্ধার করিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সাহাদগণের বাহাবলে এই যাখলম উত্তীৰ্ণ হইলাম, ইহা তোমার জন্য নহে। অগ্নি স্বীয় চরিত্ররক্ষা, সর্বব্যাপী নিন্দা পরিহার এবং আপনার প্রখ্যাত বংশের নীচম্ব অপবাদ কালনের উদ্দেশে এই কার্য করিয়াছি। একলে প্রগ্রহাসনিকধন তোমার চরিত্রে আমার বি<mark>লক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। তুমি আমার</mark> সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেররোগগুল্ত ব্যক্তির বেমন দীপদিখা প্রতিক্লে, সেইর্প তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিক্ল হইয়াছ। অতএব আজ তোমায় কহিতেছি, তুমি যেদিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাই না। যে দ্রী পরগ্রবাসিনী কোন্ সংকুলজাত তেজস্বী প্রুষ ভালবাসার পার বলিয়া তাহাকে প্নর্গ্রহণ করিতে পারে। তুমি রাবণের ক্রোড়ে নিপরীড়িত হইয়াছ, সে তোমাকে দুন্টচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সংকূলের পরিচয় দিয়া কিরুপে তোমায় পুনগ্রহণ করিব। যে কারণে তোমায় উন্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, আমার তাহা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথায় ইচ্ছা যাও। ভদে! আজ আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়াই কহিলাম, তুমি এখন স্বচ্ছদে লক্ষ্যণ বা ভরতে অনুরাগিণী হও, শত্রুঘা, স্ফ্রীব কিম্বা বিভীষণের প্রতি মনোনিবেশ কর, অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাবণ তোমাকে সূর্পা ও মনোহারিণী দেখিয়া এবং তোমাকে স্বগ্রহে পাইয়া বড় অধিকক্ষণ সহিয়া থাকে নাই।

স•তদশাধিকশততম সর্গ ॥ জানকী ক্রোধাবিন্ট রামের এই রোমহর্ষণ কঠোর কথা শ্বনিয়া করিশ্বন্ডাহত লতার নাায় অত্যন্ত ব্যাখিত হইলেন। তিনি বহুসংখ্য লোকের নিকট এই অশ্রতপূর্ব কথা শ্রনিয়া লক্ষায় অবনত হইলেন এবং স্বদেহে যেন মিশাইয়া গেলেন। তংকালে রামের ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার হৃদরে শল্য বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বাষ্পাঞ্জললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বস্তাণ্ডলে মুখ চক্ষ্ম মূছিয়া মূদ্ ও গদ্গদ বাক্যে রামকে কহিলেন, যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্থালোককে রূঢ় কথা বলে. সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শু,তি-কট্র অবাচ্য রক্ষ কথা কহিতেছ। তুমি আমার যের্প ব্রবিয়াছ আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, তুমি আমাকে প্রতায় কর। তুমি নীচপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রীজাতিকে আশুংকা করিতেছ ইহা অন্টিত, যদি আমি ভোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি, তবে তুমি এই আশংকা পরিত্যাপ কর। দেখ, অস্বাধীন অবস্থায় আমার যে অধ্যম্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল তাদ্বিষয়ে আমি কি করিব, তাহাতে দৈবই অপরাধী। যেটুকু আমার অধীন সেই হুদয় তোমাতে ছিল, আর যেট্কু পরের অধীন হইতে পারে সেই দেহসদ্বদেধ আমি কি করিব, আমি ত তথন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অনুরাগ এবং চিরসংসংগণ্ড তুমি আমার না জানিরা থাক, তবে ইয়াতেই ত আমি এককালে নভা হইরাছি। তুমি আমার অনুসংধানের জন্য করে সংকার হন্মানকে পাঠাইরাছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শ্লাও বিস্তৃত্য আমি এই কথা শ্লিনলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তংকণাং প্রাণত্যাগ করিছে পারিতাম। এইর্প হইলে, তুমি আপনার জাবনকে সংকটে ফেলিয়া বিশ্ব কট পাইতে না এবং তোমার স্কৃত্ব গণেরও অনথ ক কোন ক্রেশ হইত কে রাজন ! তুমি ক্লেধের বশীভ,ত হইয়া নিতানত নীচ লোকের ন্যায় অপ্র সাধারণ স্থাজাতির সহিত নিবিশেষে আমায় ভাবিতেছ, কিন্তু আমার ছুনিকা-নাম কেবল জনকের বজ্ঞা-সম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে ; প্রথবীই আমার वर्तनी। একণে তুমি বিচারক্ষম হইরাও আমার বহুমান-যোগ্য চরিত্র ব্রুঝিলে না ; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ তাহ্য মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রতি ও ভব্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে।

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাৎপগদ্গদশ্বরে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমায় চিতা প্রদত্ত করিয়া দেও, এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ, আমি মিধ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিতে চাহি না। ভর্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অভিনপ্রবেশপূর্বক দেহপাত করিব।

অনন্তর লক্ষ্যণ রোষবশে রামের প্রতি দ্বিশাত করিলেন এবং আকারপ্রকারে তাঁহার মনোগত ভাব ব্বিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে চিতা প্রস্তৃত
করিলেন। তংকালে স্হৃদ্গণের মধ্যে কেহই ঐ কালান্তক বমতুলা রামকে অন্নয়
করিতে কি কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সাহসী
হইল না। তিনি অবনতম্থে উপবিণ্ট। সীতা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া জন্মত চিতার নিকটিশ্ব হইলেন এবং দেবতা ও রাক্ষণগণকে অভিবাদনপ্র্বক কৃতাঞ্জালপ্রে আন্নসমক্ষে কহিলেন, বদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে তবে এই লোকসাক্ষী অনিন স্বতিভোবে আমার রক্ষা কর্ন। রাম সাধ্রী স্তীকে অসতী
জানিতেছেন, বদি আমি স্তী হই তবে এই লোকসাক্ষী অনিন স্বতিভাবে
আমার রক্ষা কর্ন।



এই বলিয়া জানকী চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক নির্ভারে প্রদীশ্ত অণিনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবালবৃশ্ধ সকলেই আকুল হইরা দেখিল জানকী দীশ্ত চিতানলে প্রবেশ করিতেছেন। সেই তশ্তকাঞ্চনবর্ণা তশ্তকাঞ্চনভূষণা সর্বসমক্ষে জনলন্ত আশিনতে পতিত হইলেন। মহিষি দেবতা ও গন্ধর্বগণ দেখিলেন ঐ বিশাললোচনা যজে প্রণাহ্যির নাায় অশিনতে পতিত হইতেছেন। সমবেত স্থালোকেরা তাঁহাকে ৫৩

মন্ত্রপূত বস্থারার ন্যায় অণিনমধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া হাহাকার করিতে দাগিল। জানকী যেন একটি শাপগ্রস্ত দেবতা স্বর্গ হইতে নরকে পড়িতেছেন। তংকালে রাক্ষস ও বানরগণ এই ব্যাপার দেখিয়া তুমলে রবে আর্তনাদ করিতে न्तर्शिन् ।

অন্টাদশাধিকশতভ্য সর্গ ॥ অনশ্তর ধর্মশীল রাম তংকালে সকলের নানা কথা শ্রনিয়া অতাশ্ত বিমনা হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতাবসরে <del>যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণের সহিত যম, দেবরাজ ইন্দ্র,</del> নীরাধিপতি বর্ণ, তিলোচন ব্যভবাহন মহাদেব এবং সমস্ত পদার্থের স্লণ্টা বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উম্জবল বিমানযোগে রামের নিকট আগমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে অধ্যদশোভিত হস্ত উত্তোলনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি সকলের কর্তা এবং জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য। এক্ষণে কেন জানকীর অণ্নিপ্রবেশে উপেক্ষা কর? তুমি সাক্ষাং প্রজাপতি এবং পূর্বকন্পের ক্রতধামা নামে বস্ক। ভূমি তিলোকের আদিকর্তা, কে্ছ ভোমার নিয়ন্তা নাই ;

প্রত্যামা নামে বন্। তুমে তিলাকের আদকতা, কেই তোমার নির্ভা নাই;
তুমি র্দুগণের অত্য মহাদেব এবং সাধাগণের পঞ্চ কার্যনা। অন্বিনীকুমারযুগল তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য চক্ত তুমি আদান্তমধ্যে বর্তমান।
এক্ষণে সামান্য লোকের ন্যায় কেন সাতাকে অক্টিরে উপেক্ষা করিতেছ?
লোকপ্রভা রাম লোকপালগণের এই ক্রিট শুনিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি
রাজ্যা দশরথের পত্র রাম; আমি আক্টিকে মন্যা বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে
আমি কে এবং আমার ন্বর্পই বা কি আপনারা তাহাই বল্ন।
রক্ষা কহিলেন, রাম! অন্ম এই বিষয়ে বথার্থ তত্ত্ব কহিতেছি, শুন। তুমি
শংশচক্রগদাধর নারায়ণ ও বিষয়ে ক্রিট বিষয়ে বথার্থ তত্ত্ব কহিতেছি, শুন। তুমি
শংশচক্রগদাধর নারায়ণ ও বিষয়ে তুমি একশ্রণা বরাহ, তুমি জন্মম্ত্ররহিত
নিত্য, তুমি অক্ষয় সতাস্কর্মণ ব্রহ্ম, তুমি আদান্তমধ্যে বর্তমান, তুমি ধর্মনিরত
ব্যক্তির পরম ধর্ম স্বর্গন্ট তোমার নিয়ম ওমি চত্তেল জ্বামার হাসক ক্রাল্রন্থ ব্যক্তির পরম ধর্ম, সর্বাহই তোমার নিয়ম, ভূমি চতুর্ভক্তি, ভোমার হক্তে কালর্প শা**র্পাধন**্, তুমি **ইন্দ্রি**য়ের নিয়ন্তা, প্রেব্য ও প্রেবোন্তম, তুমি পাপের অঞ্যে, খ্যাধারী বিষয়ে ও কৃষ্ণ, তোমার শান্তির ইয়তা নাই, তুমি সেনানী ও মন্ত্রী, তুমি বিশ্ব, নিশ্চয়াত্মক ব্ৰশ্বি ক্ষমা ও দম, তুমি স্থিট ও সংহার, তুমি উপেন্দ্র ও মধ্সদেন, ইন্দ্র তোমারই স্থিট, তুমি মহেন্দ্র পন্মনাভ ও শত্নাশক, দিব্য মহবিগিণ তোমাকে আশ্রয় ও রক্ষক বলিয়া নিদেশি করেন। তুমি সহস্রশৃংগ বেদস্বরূপ এবং শতশীর্ষ শিশ্মার। তুমি বিলোকের আদিম্রন্টা, তোমার কেহ নিয়ম্তা নাই, তুমি সিম্প ও সাধাগণের আশ্রের ও সর্বাদি, তুমি বজা ব্যট্কার ওঞ্কার ও পরাংপর, তোমার উংপত্তি ও নিধন কেহ জানে না, তুমি যে কে তাহাও কেহ জানে না, তুমি সমস্ত ইতরপ্রাণী ও গো-ব্রাক্ষণের অণ্ডর্শামী, তুমি দশদিক অন্তবনিক্ষ পর্বত ও নদীতে বিদ্যমান, তোমার চরণ সহস্র, চক্ষ্ম সহস্র এবং মুস্তক শত। তুমি সমস্ত প্রাণী পৃথিবী ও পর্বত ধারণ করিয়া আছ। তুমি মহাপ্রলয়ের পর সলিলেগেরি অনন্ত শ্য্যায় শ্যান থাক। তুমি চিলোক্ধারী বিরাট। রাম! আমি তোমার হ্দর, দেবী সরুবভী কিহ্না, মলিমিডি দেবগণ গাবলোম, রাবি তোমার নিমেয়, দিবস উদ্মেষ, বেদসকল ভোমার সংস্কার, তোমা ব্যতীত কোন পদার্থাই নাই. সমস্ত জগৎ তোমার শরীর, প্রথিবী স্থৈব, অগিন ক্লোধ, চন্দ্র প্রসন্নতা। প্রের্ব ভূমি তিপদে তিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। ভূমি নিদার্ণ

বলিকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলে। জানকী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তুমি স্বয়ং বিক্ষ্ম। তুমি রাবণকে বধ করিবার জন্য মন্যাম্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদের কার্যসাধন হইয়াছে, রাবণ বিনক্ট হইল, অতঃপর তুমি হ্লটমনে দেবলোকে চল। দেব! তোমার বলবীর্ষ জমোঘ, তোমার পরাক্রম অমোঘ, তোমার দর্শন অমোঘ এবং তোমার স্তবও অমোঘ। এই প্রথিবীতে বাহারা তোমার ভক্ত তাহাদের ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত কামনা প্রণ হইবে এবং যে-সকল মন্যা এই আর্শন্তব কীর্তন করিবে তাহারা কদাচ পরাজ্য হইবে না।

একোনবিংশাধিকশতভ্যা সর্গ ॥ সর্বলোকপিতামই ব্রহ্মার বাক্যাবসানে মৃতিমান আন্দর্ভানকীকৈ অভেক লইরা চিতা পরিভ্যাগপুর্বক উথিত ইইলেন। জানকী তর্গস্থ প্রত্ব ও শ্বর্ণালভকারশোভিত ; তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কৃণিও, দণিত চিতানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও অলভকার ম্লান ইর্মাই। সর্বসাক্ষী আন্দর ঐ সর্বাজ্যস্ক্রাকৈ রামের ইন্তে সমর্পণপুর্বক কহিলেন, রাম! এই তোমার জানকী ; ইনি নিম্পাপ। এই স্বাক্রা, বাক্য মন বৃদ্ধি ও চক্ষ্ ম্বারাও চরিত্রকে দ্বিত করেন নাই। যদবিধ বিশ্বিক রামেব ইংলকে আনিয়াছে, সেই পর্যাত্ত ইনি তোমার বিরহে দানমনে বিশ্ব ন কাল্যাপন করিতেছিলেন। ইনি অলভংপ্রের রুম্ধ ও রক্ষিত। ইনি একিটার পরাধান ছিলেন, কিন্তু ডোমাতেই ইংলার ডিন্ত, তুমিই ইংলার একমাত্ত গৃতির ঘোরর্প যোরবৃদ্ধি রাক্ষপীরা ইংলকে নানার্প প্রলোভন দেখাইত এবং ইনির রাব্ধকে কখন চিন্তাও করেন নাই। ইংলার মন তোমাতেই অটল ক্রিবিরহি বিবরে বিক্রেনি রাব্ধকে কখন চিন্তাও করেন নাই। ইংলার আন্তরিক ভাব ক্রিক্রেটিছ তুমি এই বিবরে কিছুমাত্ত সন্দেহ করিও না।

তখন ধর্মশীল রাম ভগবান অণিনর এই কথা শ্রনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং হর্ষব্যাকুললোচনে মুহুত্কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেব! জানকীর শ্বন্ধি আবশ্যক ; ইনি বহাকাল রাবণের অন্তঃপরের অবর্ন্থ ছিলেন, যদি আমি ই'হাকে শুন্ধ করিয়া না দাই তবে লোকে আমায় বলিবে যে রাজা দশরথের পুতু রাম কাম্ক ও মার্খ। যাহাই হউক, আমিও জানিলাম বে জানকার হুদ্য অননাপরায়ণ : চরিত্রদোষ ই হাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইনি স্বীয় পাতিব্রত্য-তেজে রক্ষিত, সমন্দ্রের পক্ষে বেমন তীরভূমি, রাবণের পক্ষে ইনিও সেইর্প অলংখ্য। সেই দুরাঝা মনেও ই'হার অবমাননা করিতে পারে না। ইনি প্রদীশ্ত আনিশিখার ন্যায় সর্বতোভাবে তাহার অস্প্রশা। প্রভা যেমন সূর্য হইতে অবিচ্ছিত্র সেইরূপ ইনিও আমা হইতে ভিন্ন নহেন। এক্ষণে পরগ্রহবাসনিক্ষন আমি ই'হাকে ত্যাগ করিতে পারি না। ত্রিলোকমধ্যে ইনি পবিত্র : কীর্তি যেমন মনস্বীর অত্যাজ্য সেইরূপ ইনিও আমার অপরিত্যাজ্য। সূরগণ! আপনারা জগংপ্জা এবং আমার প্রতি ন্দোহবান, আপনারা আমাকে ভালই কহিতেছেন, এক্ষণে আমি অবশ্যই ইহা রক্ষা করিব। এই বলিয়া মহাবল বিজয়ী রাম জানকীরে গ্রহণপূর্বক সূখী হইলেন। তংকালে এই জন্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে स्तरित्रल ।

বিংশাধিকশততল সর্গ ॥ অনন্তর মহাদেব শ্রেরন্কর বাক্যে রামকে কহিলেন, কমললোচন! ধর্মশীল! মহাবল! পরম সোঁভাগ্য যে তুমি জানকীরে লইলে। পরম সোঁভাগ্য যে তুমি সমন্ত লোকের রাবণজবিধিত দার্গ ভয় দ্র করিয়া দিলে। এক্ষণে অযোধ্যায় গিয়া দীন ভরতকে আশ্বাসিত ও বর্ণান্বনী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও স্মিলার সহিত সাক্ষাং করিয়া রাজাগ্রহণ ও স্হৃদ্গণের আনন্দবর্ধন কর। পরে প্রোংপাদন শ্বারা বংশরক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও রাহ্মণগণকে ধনদানপ্রেক স্বর্গারোহণ করিও। রাম! ঐ দেখ তোমার পিতা দশর্থ বিমানযোগে মত্যে আসিয়াছেন। উনি তোমার যশ্বনী গ্র্ব। ঐ শ্রীমান ভবাদ্শ প্রের গ্লে ক্পম্ভ হইয়া ইন্দ্লোকে গিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ও লক্ষ্মণ উভয়ে উল্লেক্স্থাম কর।

রাম ও লক্ষ্যণ মহাদেবের কথা শ্লিয়া বিমানম্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন তিনি বিমলাম্বরধারী এবং স্বীয় দেহপ্রীতে দ্বীপ্রমান। রাজা দশরথও প্রাণাধিক প্র রামকে দেখিরা বারপরনাই হ্ন্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রেড়ে লইয়া গাঢ় আলিগনপ্রক কহিতে লাগিলেন, বংস! আমি সভ্যই কহিতেছি তোমা বাতীত দেবগণের সহিত নিবিশেবে স্বর্গলান্তও আমার নিকট বহুমানের হয় নাই। কৈকেমী তোমার নির্বাসনপ্রসংগা যে-সমস্ভ ক্রা কহিয়াছিলেন সেগ্লি আমার হ্দয়ে বিশ্ব হইয়া আছে। কিন্তু বিল্প্রে করিয়া নীহার্রানর্মার স্বর্গর রাষ্ট্র বিশ্ব হইয়া আছে। কিন্তু বিল্প্রে করিয়া নীহার্রানর্মার স্বর্গর রায়া অমি দ্বংথম্ক হইলাম। বংস! ত্রমাকে বেমন ধর্মশাল ব্রাহ্মণ কহোলকে উশার করিয়াছিলেন সেইয়্প আমি কেন্সার নায় স্প্রের গ্লেণ উন্থার হইয়াছি। একণে এই দেবগণের বাকো জানিকে সারিলাম তুমি সাক্ষাৎ প্রের্ষোত্তম, রাবণের ব্রোদেদশে আমার প্রের্পে করিয়া আছে। কৌশল্যার মনস্কাম প্রা হইয়াছ। একণে এই দেবগণের বাকো জানিকে সারিলাম তুমি সাক্ষাৎ প্রের্ষোত্তম, রাবণের ব্রোদেদশে আমার প্রের্পে করিয়া আছে। কৌশল্যার মনস্কাম প্রের্বাস্বর্গর রোজান্তর দেখিবেন। প্রেরাসিগণের পরম ভাগা, তাহারা তোমায় রাজ্যে অভিবিদ্ধ ও রাজ্যেশবর দেখিতে পাইবে। বংস! এক্ষণে তুমি ধর্মাহারী শাল্পব্রভাব অন্তরক্ত ভরতের সহিত গিয়া মিলত হও, আমি এইটি দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রীতিকামনায় লক্ষ্যণ ও জানকীর সহিত নির্দিণ্ট বনবাসকাল অতিক্রম করিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল এবং তুমি রাবণকে বধ করিয়া দেবগণকে পরিভূষ্ট করিলে। এক্ষণে এই দ্বুক্র কার্যসাধনে যশস্বী হইয়াছ, অতঃপর রাজা হইয়া ভ্রাত্যগণের সহিত দার্য জার্য ক্রিবী হও।

তথন রাম কৃতাঞ্জলিপটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসম্ন হউন। 'আমি ভোমাকে প্রের সহিত পরিত্যাগ করিলাম' এই বলিয়া আপনি কৈকেয়ীকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে ক্ষমা কর্ন।

রাজা দশরথ রামের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে আলিজানপূর্বক কহিলেন, বংস! রাম প্রসল্ল থাকিলে তোমার ধর্মলাভ হইবে, পাথিব যশ ও স্বর্গলাভ হইবে। এবং তুমি মহিমান্বিত হইরা উঠিবে। একণে ই'হার শ্রশ্রেষ কর, তোমার মজ্গল হউক। রাম লোকের হিতান্তানে নিয়তই নিয়ন্ত। ইন্দ্রাদি দেবতা, সিন্ধ ও ক্ষমিগণ এবং নিলোকের সমস্ত লোক এই প্রেষোশুমকে প্রণাম ও কর্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দেবগণের হাদর এবং দেবগণেরও গোপাবস্তু, তুমি নামকে সেই নিভারল্ল বলিয়াই জানিও। বংস! জানকীর সহিত ই'হার সেবা করিয়া তোমার ধর্ম ও যশোলাভ হইয়াছে।

পরে দশরথ কৃতাঞ্চলিপ্টে অবস্থিত প্রেবধ্ জানকীকে মৃদ্বাক্যে কহিলেন, প্রি! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তল্জনা তুমি রুই হইও না। ইনি তোমার হিতাপ্রী, একণে কেবল তোমার শ্রিশ্বসম্পাদন-উদ্দেশে এইর্প করিয়াছেন। বংসে। তুমি চরিরের পবিত্রতা বের্পে রক্ষা করিয়াছ ইহা নিতাশ্ত দ্বুকর; ইহা দ্বারা অন্যান্য দ্বীলোকের যশ অভিভৃত হইয়া যাইবে। আমি জানি পতিসেবার তোমাকে নিয়োগ করিতে হয় না, তথাচ ইহা অবশ্য বলিব যে রাম তোমার পরম দেবতা।

দিব্যশ্রীসম্পন্ন মহান্ভব দশরথ রাম ও লক্ষ্মণ এবং সীতাকে এইর্প কহিরা এবং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিরা বিমানবোগে ইন্যুলোকে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশাধিকশততম সর্গা ॥ দশরথ প্রশ্বান করিলে স্বররাজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জালপ্রটে অবস্থিত রামকে প্রতিমনে কহিলেন, রাম! আমাদের দশনিলাভ তোমার পক্ষে নিজ্ফল হইবে না। আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইরাছি। একণে বদি তোমার কিছু অভিনাম থাকে ত বল।

াকছ্ আভলাৰ থাকে ত বল।

তথন রাম প্রতিমনে কহিলেন, স্বরাজ! বাদ ক্রিনি আমার প্রতি প্রসম

হইয়া থাকেন তবে আমি বাহা কহিতেছি এটা সফল কর্ন। বে-সমস্ত
মহাবলপরাক্রান্ত বানর আমার জন্য প্রাণতাত জারয়াছে তাহারা বাঁচিয়া উঠ্ক।

বাহারা আমার জন্য বিনন্ট হইয়া স্থাপতাত জারয়াছে আমি তাহাদিগকে প্নবার
প্রতি দেখিবার ইছ্যা করি। বাহারা ক্রিন ও বাঁর, বাহারা মৃত্যুকে তুছ্ক করিয়া
আমার প্রিয়লার্যে একান্ত অনুবর্ত হিল, দেব! আপনি তাহাদিগকে বাঁচাইয়া
দিন। ভল্লুক ও গোলালগ্লুলগন্ধ বারোগ নির্প্রণ ও বাঁরসম্পন্ন হউক এবং আপনার
অনুগ্রহে তাহারা প্রবার ক্রিনিস করে সেই সব স্থানে অকালেও ফলম্ল প্রণ
স্বাভ্ত থাকিবে এবং নদাসকল নির্মাণ হইবে, এই আমার প্রার্থনা।

তখন ইন্দ্র রামকে প্রীতমনে কহিলেন, বংস! তোমার এ বড় কঠিন প্রার্থনা, কিন্তু আমি কখন বাকোর অন্যথাচরণ করি নাই, অতএব ইহা অবণাই প্র্ণ ছইবে। এই সমসত বানর ভল্লকে ও গোলাগ্যাল রাক্ষসহকেত নিহত ছিমবাহ্ ও ছিমমসতক হইয়া পতিত আছে, এক্ষণে ইহারা নীরোগ নির্রণ ও বীর্ষসম্প্রম হইরা নিদ্রিত লোক ক্ষেন নিদ্রাভগ্গে উঠিয়া থাকে সেইর্পে গাতোখান কর্ক এবং আশ্বীয়স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধরে সহিত হৃষ্টমনে প্নর্বার মিলিত হউক। আব যথায় ইহাদের বাস সেই স্থানে বৃক্ষসকল অসময়ে ফলপ্রপ প্রদান কর্ক এবং নদী সততই জলপ্রণ থাকুক।

ইন্দ্র এর্প বরপ্রদান করিবামাত্র বানরেরা অক্ষত দেহে যেন নিদ্রাভণ্ডেগ গাত্রোখান করিল এবং অকস্মাৎ এই অন্ভাত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ভরে সকলেই কহিল, এ কি!

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ রামকে সিম্পকাম দেখিয়া প্রতিমনে লক্ষ্ণাণের সহিত তাঁহার স্তৃতিবাদপূর্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বানরকে বিদায় দিয়া রাজধানী অযোধ্যায় যাও. একান্ড অনুরাগিণী যশস্বিনী জানকীরে সান্থনা কর, তোমার শোকে রভচারী দ্রাতা ভরত ও শত্র্যাের সহিত সাক্ষাং করিয়া মাতৃগণ ও পৌরজনকে সন্তুষ্ট কর এবং স্বরং রাজ্যে অভিষিশ্ধ হও। এই

বলিয়া ইন্দ্র স্বেগণের সহিত উল্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্বক প্রদ্থান করিলেন। রাচি উপস্থিত। রাম সকলকে বিশ্রামের আন্দ্রা দিলেন। তৎকালে ঐ রাম-লক্ষ্মণ-রক্ষিত প্রহুন্ট বানরসেনা শশান্তকান্জ্বল শর্বরীর ন্যায় চতুদিকে অপ্রবিশ্রীনান্দর্যে শোভা পাইতে লাগিল।

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গা। অনন্তর রাতি প্রভাত হইল। রাম পরম স্থে গারোখান করিলেন। ইত্যবসরে বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে বিজর সম্ভাষণপূর্বক কৃতাজলিপটে কহিলেন, রাজন্! এই সমস্ত বেশবিন্যাসনিপ্ণা পদ্মপলাশলোচনা নারী স্বান্ধি তৈল অঞ্চরগে বস্তু আভরণ মাল্য ও চন্দন লইয়া উপস্থিত। ইহারা তোমাকে যথাবিধি স্নান ক্রাইবে।

রাম কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি কেবল স্থোবাদি বানরকে দনানের নিমন্তণ কর। সেই ধর্মদাল স্কুমার ও স্থে লালিত ভরত আমার জন্য কট পাইতেছেন। তথ্যতীত দ্নান ও বেশভ্যা আমার ভাল লাগিবে না। এখন এইটি দেখ যাহাতে আমরা দায়ি যাইতে পারি, কারণ অযোধ্যার পথ অতি দুর্গম।

বিভাষণ কহিলেন, রাজকুমার! আমি এক দিনেই তোমার পেণছিরা দিব।
আমার প্রাতা কুবেরের প্রুপক নামে এক কামগ্রিটা উল্জান্ত রথ ছিল। বলবান
রাবণ তাঁহাকে পর্যুক্তর করিরা সেই রথ অধিকার করেন। একণে তাহা ত তোমারই
হইরাছে। ঐ দেখ তুমি বল্দনারা নিবিশ্বের স্বোধ্যার বাইবে ঐ সেই মেঘাকার
রথ। রামা একণে বদি আমাকে অনুষ্ঠার করা তোমার কর্তব্য হর, বদি আমার
গানে তোমার প্রাতি জলিয়ার খালে এবং যদি আমার প্রতি তোমার লেনহ ও
সোহাদ্য থাকে তবে প্রাতা ক্রেমি ও ভার্যা জানকার সহিত বিবিধ ভোগসন্থে
একদিন মান্ত এই লল্কার করির্যাছি, তুমি সৈনা ও স্কুদ্রণণের সহিত ইহা
গ্রহণ কর। আমি তোমার ভাত্য, প্রণর, বহুমান ও সোহাদ্য নিবন্ধন তোমার এ
বিষয়ে প্রসম্ম করিতেছি মান্ত, কিন্তু মনে করিও না যে তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি।

তথন রাম সর্বসমক্ষে বিভাষণকে কহিলেন, বার! তুমি মন্তির, বংধ্র, ও সর্বাঞ্চাণ যুন্ধচেন্টা ন্বারা আমার যথেন্ট পূজা করিয়াছ। এক্ষণে যে আমি তোমার কথা না রক্ষা করিছে পারি এমনও নহে, কিন্তু দেখ যিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য চিচকুটে আসিয়াছিলেন, যিনি নতশিরে প্রার্থনা করিলে আমি কোনও মতে তাঁহার কথা রক্ষা করি নাই. সেই দ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্য আমার মন অন্থির হইতেছে এবং কোশল্যা, স্মান্তা, খর্নান্তনী কৈকেরী, মিত্তগণ ও পেরিজানপদ্দিশের জন্যও আমি বাসত হইয়াছি। এখন তুমি আমাকে যাইবার অন্তর্জা দেও। সথে! আমি প্রজিত হইয়াছি, তুমি ক্ষ্বেথ হইও না, আমার নিমিত্ত শীঘ্র রথ আনাইয়া দেও। আমি কৃতকার্য হইয়াছি, স্তরাং আর এ স্থলে থাকা আমার উচিত হইতেছে না।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বিভাষণ শীঘ্র রথ আনাইলেন। উহা স্বর্ণখচিত এবং বৈদ্যমিণবেদিয়ার, উহাতে বহাসংখ্য ক্টাগার আছে, উহা পা-ভাবর্ণ ধাজ-পতাকার শোভিত, কিভিকণীজালমনিভত এবং মণিমান্তাময় গবাকে রমণীয়। ঐ রথে স্বর্ণপদ্মসন্তিত স্বর্ণময় হর্ম্য আছে। উহার তলভ্মি স্ফটিকময় এবং আসন বৈদ্যময়। উহাতে নানার্প বহাম্ধ্য আস্তরণ আছে। উহা দেবশিলপী



চত্বিংশাবিকশততম সর্গ ॥ প্রুপক রথ মহানাদে প্রানমাণো উত্থিত হইল। তখন রাম চতুদিকে দ্বিটু নিক্ষেপপ্রেক চন্দ্রাননা ক্রেকীকে কহিলেন, প্রিয়ে। ঐ দেখ কৈলাসশিখরাকার ত্রিক্টেশিখরে বিশ্বক্স্ট্রেইর্মিত লংকাপ্রেরী। ঐ দেখ মাংস-শোণিতকর্দমে দুর্গম বৃষ্ণভূমি। এই শেলে বিস্তর বানর ও রাক্ষস বিন্দট হইয়াছে। ঐ বরলাভগবিত প্রমাঞ্চি সরান আছে। আমি এই স্থানে তোমারই জন্য রাবণকে বধ করিয়াছি। ই সেনে কৃশ্ভকর্ণ ও প্রহস্ত বিনন্ট হইয়াছে। এই न्थात्न महावीत हन्द्रभान थ्या सिंदर्क नश्हात्र कतिशाष्ट्रितन। अ न्थात्न महाच्या मृत्यन বিদ্যুদ্মালীকে বিনাশ করেন। এই স্থানে অঞ্চাদ বিকটকে বধ করিয়াছেন। ঐ স্থানে দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীর বির্পাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর ও অকম্পন বিনন্ট হইয়াছে। ঐ স্থানে ত্রিশিরা, অতিকার, দেবাস্তক, নরাশ্তক, যুম্খোন্মত্ত, মত্ত নিকুল্ড, কুল্ড, বন্তুদংশ্ম ও দংশ্ম রণশায়ী হইয়াছে। ঐ স্থানে আমি দুর্ধর্ষ মকরাক্ষকে মারিয়াছি। এই স্থানে শোণিতাক্ষ, যুপাক্ষ ও প্রজ্ঞথ বিনষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে ভীমদর্শন, বিদ্যান্জিহ্ব, ঐ স্থানে ব্রহ্মশন্ত্র, বজ্ঞশন্ত্র, সূর্যশন্ত্র ও সমুস্তমা নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে মন্দোদরী সপদ্বীগণে পরিবেন্টিত হইয়া পতি-বিয়োগশোকে বিলাপ করিয়াছিলেন। **ঐ যে সম**দ্রে একটি অবতর্ণ-পথ দেখিতেছ, আমরা সমান্ত পার হইয়া ঐ স্থানে রাত্তিবাস করিয়াছিলাম। ঐ দেখ, তোমার জন্য লবণসমুদ্রে সেতৃবন্ধন করিয়াছি, ইহা নলনিমিতি ও অন্যের অসাধ্য। জানকি! এই দেখ, শংখশ, দ্বিসংকুল মহাসমান ঘোররবে গর্জন করিতেছে। ইহা অক্ষোভ্য ও অপার। ঐ স্বর্ণগর্ভ স্বর্ণবর্ণ গিরিবর মৈনাক, ঐ পর্বত মহাবীর হন,মানের বিশ্রামার্থ সমদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া উভ্ভিত হইয়াছে। এই দেখ সম্দ্রের উত্তর-তীরবতী সেন্যান্বেশ। ঐ স্থানে সেতৃবংখনের পূর্বে ভগবান মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন। ঐ অদুরে সমুদ্রের তীর্থস্থান। উহা মহাপাতকনাশন ও পবিত্র। এক্ষণে উহা চিলোকপাজিত ও সেতবন্ধতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। এই স্থানে এই বিশ্বকর্মার নিমিতি, মধ্রনাদী মের্শিখরাকার ও মনোবেগগামী। রাক্ষসরাজ বিভীষণ রথ আনাইয়া রামকে কহিলেন, রাজন্ ! এই রথ উপস্থিত। তখন রাম ও লক্ষ্মণও ঐ দিব্য রথ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

**স্তর্যোবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ পরে অদ্রবতী বিভীষণ কৃতাঞ্চলিপ্টে সবিনয়ে** রামকে কহিলেন, রাজন্! বল এক্ষণে আর কি করিব।

রাম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে বিভীষণকে সন্দেহে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! বানরগণ অনেক যন্ত্রসাধ্য কার্য করিয়াছে। তুমি ধনরত্ব ও অল্লপানাদি দ্বারা ইহাদিগকে যথোচিত পরিতৃষ্ট কর। এই সমন্ত বারের সহায়তায় তুমি লংকারাজ্য জয় করিয়াছ। ইহারা যুন্ধে অটল ও উৎসাহী, প্রাণের ভয় ইহাদের কিছুমাত ছিল না; এক্ষণে ইহারা কৃতকার্য হইয়াছে। তুমি কৃতজ্ঞতার জন্য ধনরত্ব দ্বারা ইহাদিগের এই যুন্ধপ্রম সফল কর। ইহারা এইর্পে সন্মানিত ও অভিনান্দিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। দেখ, বদি তুমি সঞ্মা, দানশীল, দয়াল্য ও জিতেশিয় হও তবেই সকলে তোমার অনুগত থাকিবে, এই জন্য আমি তোমায় এইর্প অনুরোধ করিতেছি। যে রাজার বেশেক্সান গা্ণ নাই, যে যুন্ধে নিরথ ক লোকক্ষ্ম করাইয়া থাকে, সেনাগণ ভাষ্ট্র হিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে।

তখন বিভাষণ বানরগণকে বহুসমাদরে ধর্মী বিভাগ করিয়া দিলেন। পরে
সকলে সবিশেষ সংকৃত ইইলে রাম লাজ্যানী শীতাকে ক্লেড়ে লইরা ধন্ধারী
লাক্ষাণের সহিত ঐ উৎকৃষ্ট বিমানে ইন্টিনান এবং সমনত বানর, মহাবীর্য সন্থাবি
ও বিভাষণকৈ সন্মানপর্কে কহিলেই সানরগণ! মিত্রের বাহা করা উচিত তোমরা
তাহাই করিয়াছ, একণে আমি তামাদিগের সকলকে অন্তর্যা দিতেছি তোমরা
তাহাই করিয়াছ, একণে আমি তামাদিগের সকলকে অন্তর্যা দিতেছি তোমরা
তাহাই করিয়াছ, একণে আমি তামাদিগের সকলকে অন্তর্যা দিতেছি তোমরা
তাহাই করিয়াছ, একণে আমি একজন নেনহবান হিত্যখা মিত্রের যাহা
কর্তব্য তুমি ধর্মভারে তাহাই করিয়াছ। একলে সমনত সৈন্য লইয়া অবিলন্ধে
কিন্কিন্ধায় বাও। বিভাষণ! আমি তোমাকে এই লণ্কারাজ্য অপণি করিলাম।
তুমি স্বচ্ছন্দে ইহাতে বসবাস কর, অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেও আর তোমার
কোনর্প পরাভবের আশন্কা নাই। একণে আমি পিতার রাজধানী অযোধ্যায়
চলিলাম, তল্জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রণ ও তোমাদিগের অন্ত্রা গ্রহণ করিতেছি।

রাম এইর্প কহিলে স্থাবিদি বানরগণ এবং বিভাষণ কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, রাজন্! আমরা অযোধায়ে বাইব, ভূমি আমাদিগকে সংগা লইয়া চল। আমরা অযোধ্যায় গিয়া হৃষ্টিচন্তে বন ও উপবনে বিচরণ করিব। পরে তোমার রাজ্যাভিষেক দেখিয়া দেবী কৌশল্যাকে অভিবাদনপূর্বক শীঘ্রই স্ব-স্ব গ্রেহ ফিরিব।

ধর্মশীল রাম উ'হাদের এইর্প কথা শ্নিরা কহিলেন, আমি তোমাদের ন্যায় স্হৃদ্গণের সহিত রাজধানীতে গিয়া যে প্রীতিলাভ করিব ইহা ত আমার পক্ষে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর লাভ। স্থাবি! তুমি শীল্প বানরদিগকে লইয়া রথে উঠ। বিভাষণ! তুমিও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আরোহণ কর।

অনন্তর সকলে প্রতি হইয়া বিমানে উঠিলেন। বিমান রামের অনুজ্ঞাক্রমে আকাশপথে উত্থিত হইল। রাম ঐ হংসযুক্ত যানে হৃষ্টমনে কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানর ভল্লাক ও মহাবল রাক্ষসেরা উহার মধ্যে বিরলভাবে স্থে উপবেশন করিল।



রাক্ষসরাজ বিভীষণ আসিয়াছিলেন। ই জাঁচত্রকাননশোচিত স্থাীবের রাজধানী কিন্ফিশ্য দেখা যায়। আমি ঐ স্থানু সিহাবীর বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম।

তখন জানকী কিন্কিন্ধাপুর্তি দিখিয়া প্রণয় ও ক্জ্যাভরে বিনাত বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমার কিন্তু যে আমি তারা প্রভৃতি স্থাতিবর প্রিয়ভার্যা এবং অন্যান্য বানরের কুর্ক্তিক লইয়া তোমার সহিত রাজধানী অযোধ্যায় ঘাই।

রাম জানকীর কর্ম সদ্মত হইলেন এবং কিন্কিন্ধার বিমান রাখিয়া স্থাবির প্রতি দ্ভিপাতপ্রকি কহিলেন, স্থাবি! তুমি বানরগণকে বল তাহারা দ্ব-দ্ব দ্বী লইয়া স্থাতার সহিত অযোধাার চলাক। আর তুমিও ঐ সমস্ত দ্বীকে লইয়া খাইবার জন্য সম্বর হও। চল আমরা সকলেই বাই।

তখন স্থাবি বানরগণের সহিত অশ্তঃপর্রে গিয়া তারাকে কহিলেন, প্রিয়ে! রাম তোমাকে কহিতেছেন, তুমি সমস্ত বানরস্থীকে লইয়া জানকীর প্রিরকামনায় অযোধ্যায় চল। আমরা সকলকে অযোধ্যা এবং রাজা দশরথের পত্নীগণকে দেখাইয়া অনিব।

অনশ্তর সর্বাংগসন্দরী তারা বানরস্তীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, স্ত্রীবের অনুজ্ঞা তোমরা স্ব-স্ব ভর্ত্গণের সহিত অযোধ্যায় চল। তোমরা অযোধ্যা দেখিলে আমিও স্ব্ধী হইব। আমরা সকলে গ্রাম ও নগরবাসীদিগের সহিত রামের প্রপ্রবেশ এবং রাজা দশরখের পত্নীগণের ঐশ্বর্ষ দেখিয়া আসিব।

বানরস্ত্রীগণ তারার অনুজ্ঞার বেশভ্ষা করিয়া লইল এবং বিমান প্রদক্ষিণ-প্রেক সীতাকে দেখিবার ইচ্ছার তদ্পরি আরোহণ করিল। সকলে উঠিলে বিমান প্রেবং যাইতে লাগিল। তখন রাম অদ্রে ঋষাম্ক পর্বত নিরীক্ষণ করিয়া জানকীরে কহিলেন, ঐ স্বর্ণধাতুরঞ্জিত ঋষাম্ক বিদ্যুং-জড়িত জলদের ন্যায় দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে কপান্দ স্থাবির সহিত মিলিত হই এবং বালীবধে অংগীকার করি। ঐ দেখ কানন-পরিবৃত কমলদলশোভিত পম্পা স্রোবর। আমি



ঐ পথানে তোমার বিরহে দুঃখিত হইরা বিলাপ করিয়াছিলাম এবং উহারই তারে ধর্মচারিণী শবরীকে দেখিতে পাই। আমি এই প্থানে বেজনবাহ, ও কব্ধকে বিনাশ করিয়াছি। ঐ দেখ জনস্থানের রমণীর বটবৃক্ষ। জার্মাক! ঐ প্থানে বিহুগরাজ মহাবল জটার, তোমারই জন্য রাবণের হতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সেই আমাদের আশ্রমপদ এবং রমণীর পর্ণশালা দেখা যার। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ প্থান হইতেই তোমাকে বলপ্রক হরণ করিয়াছিল। ঐ প্রক্রসলিলা গোদাবরী। এই কদলীবৃক্ষশোভিত অগস্ত্যাশ্রম। ঐ শরভংগাকি। ঐ দেখ দেই সমস্ত তাপস। স্বর্ণাশ্রমং তেজস্বী অতি উ'হাদের কুলপতি। স্বর্দম এই স্থানে মহাকায় বিরাধকে বিনাশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে কুলপতি। স্বর্দম এই স্থানে মহাকায় বিরাধকে বিনাশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে মহাআ্ ভিক্ত আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করেন। এই সেই চিত্রকাননা যম্বানি আ ক্রমাছিলাশ। এই তিপ্থবাহিনী প্রাস্থিতি বিরাধি বিরাধি। ঐ শ্রম্মর বিরাধি বিরাধি। ঐ শ্রম্মর বিরাধি বিরাধি। ঐ শ্রম্মর বিরাধি বিরাধি। ঐ শ্রম্মর বিরাধানী অব্যোধ্যা। জানকি! তুমি পেশিছিয়াছ, এক্ষণে অহোধ্যাকে প্রণাম করি।

তখন বানর ও বিভার্মণাদি রাক্ষসগণ প্নঃ প্নঃ গালোখান করিয়া হৃত্টমনে অযোধ্যানগরী দেখিতে লাগিলেন। ঐ প্রেরী সোধধবল, হস্তান্বপূর্ণ এবং প্রশস্ত রাজপথশোভিত। বানর ও রাক্ষসগণ অমরাবতীর ন্যায় ঐ নগরী প্নঃ প্নঃ দেখিতে লাগিলেন।

পশ্চবিংশাধিকশভতম সর্গায় অনন্তর রাম চতুর্দাশ বংসর পূর্ণা ইইলো পশুমীতিথিতে মহবি ভরন্বাজের আশ্রমে উপনীত হইরা, তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বাক জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! অযোধ্যানগরীতে কাহারও ত অল্লকণ্ট হর নাই? সকলেই ত কুশলো আছে? ভরত ত প্রজাপালন করিতেছেন? আমার মাতৃগণ ত জাীবিত?

ভরদ্বান্ধ সহাস্যমন্থে কহিলেন, রাম! তোমার আজ্ঞান্বতী জটাধারী ভরত তোমার পাদ্কায়গল সম্মন্থে রখিয়া, স্বগৃহ ও প্রের কুশল সম্পাদনপূর্বক তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। তুমি যখন রাজ্যচন্ত ইইয়া চীরবসনে জানকী ও লক্ষ্যণের সহিত বনে যাও, তুমি যখন সর্বভোগ ও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, স্বগ্রন্থি দেবতার নাায় পিতৃনিদেশে ধর্মকামনায় পদরক্তে বনে যাও, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দৃঃশ ইইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমায় নিঃশর্ম সন্সম্প ও স্বান্ধ্ব দেখিয়া আমি বস্তুতই সূখী ইইলাম। রাম! আমি তোমার সমস্ত সংখদঃশই

জানিতে পারিরাছি। জনস্থানে বাস করিবার কালে বে কন্ট পাইয়াছ তাহা জানিতে পারিরাছি। তুমি যথন তপস্বিগণের রক্ষাবিধানে নিষ্কৃত্ত হও সেই সময় রাবণ এই অনিন্দনীয়া জানকীকে অপহরণ করে, আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি। তোমার মারীচ ও কবল্যদর্শন, পম্পাভিগমন, স্গুরীবের সহিত সখা, বালীবধ, জানকীর অন্বেষণ, হন্মানের বীরকার্য, নলের সেতৃবল্যন, লল্কাদাহ এবং বল-বাহনের সহিত বলগবিত রাবণের সবংশো নিপাত এ সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। দেবকণ্টক রাবণ বিনন্ট হইলে দেবগণের সহিত তোমার মিলন এবং তাঁহাদের প্রদন্ত বরলাভও জানিয়াছি। ধর্মবিংসল! আমি তপোবলে এ সমস্তই অবগত হইয়াছি। এক্ষণে আমার শিষ্যাণ এ স্থান হইতে অষোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। অতঃপর আমিও তোমায় বরদান করিতেছি, তুমি অর্ঘ গ্রহণ কর, কল্য অনোধ্যায় যাইও।

তখন রাম মহর্ষি ভরশ্বাজের বাকা শিরোধার্য করিরা হৃষ্টমনে কহিলেন, ভগবন্! অযোধ্যার যাইবার পথে যে-সমস্ত ব্ক আছে সেগর্লি অকালে ফলপ্রদান ও মধ্করণ কর্ক; এবং অম্তগন্ধী বিবিধ ফল প্রচার পরিমাণে উৎপার হউক।

মহর্ষি ভরন্ধান্ত রামের প্রার্থনার সন্মত হইলেন। তাঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যার পথ তিন যোজন। এই তিন যোজন পথের স্বর্থা বৃক্ষসকল কলপব্লের অনুর্প হইরা উঠিল। যে-সমঙ্গত বৃক্ষ নিভ্যুক্ত স্থাহা ফলবং, যাহা অপুন্প তাহা প্রকৃতি এবং যাহা দান্তক তাহা প্রকৃতি ও মধ্মানী হইল। বানরগণ স্বপ্ণাবলে স্বর্গানত লোকের ন্যায় অতিষ্ঠিত হৃত্ত হইরা, ঐ সমঙ্গত ব্লের ফলম্ল ইচ্ছান্র্প আহার করিতে ক্রিগল।

ৰজ্বিংশাধিকশভতম সগ্ৰেতিস্তৱ রাম স্থাবিদির তুলিসাধনের জন্য কির্প অনুষ্ঠান আবশাক ভাহা 🕅 চিল্ডা করিতে লাগিলেন। ঐ ধীমান সমুস্ত কর্তব্য শ্বির করিয়া, বানরগণের প্রতি দ্ভিপাতপূর্বক হন্মানকে কহিলেন, বীর! তুমি এ স্থান হইতে শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়া জান রাজপুরীর সকলে কুশলে আছেন কি না এবং শৃষ্পবের পরের গমনপর্বেক বনবাসী নিষাদপতি গহেকে আমার বাক্যক্রমে আমার কুশল জানাইও। তিনি আমার সদৃশ ও স্থা। তিনি আমাকে বীতক্লেশ, অরোগী ও কুশলী শ্নিলে প্রতি ইইবেন এবং তোমাকে ভরতের বার্তা জ্ঞাপনপূর্বক অযোধ্যার পথ দেখাইয়া দিবেন। পরে তুমি অযোধ্যায় গিয়া ভরতকে জানকী লক্ষ্মণ ও আমার কুশল জানাইয়া কহিও, আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। পরে রাবণের সীতাহরণ, স্থাবৈর সহিত পরিচর, বালীবধ, সম্দু উল্লেখ্যন, সাঁতার অদ্বেষণ, সমৈন্যে সমা্দ্রতীরে গমন, সমা্দ্রদর্শন, সেতুনিমাণ, রাবণবধ, ইন্দ্র ও রক্ষার বরপ্রদান, শব্করপ্রসাদে পিতৃসমাগম এবং অযোধ্যার নিকট আগমন এই সমস্ত কথা ভরতকে আনুপূর্বিক কহিও। আরও বলিও, রাম শর্মাণকে পবাজয় ও উৎকৃষ্ট বশোলাভ করিয়া, বিভীষণ সম্প্রীব ও অন্যান্য মহাবল মিশ্রের সহিত আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইলে ভরতের যেরূপ মুখাকার হয় তাহা এবং আমার প্রতি তাঁহার কিব্লুপ মনের ভাব ভাহাও জানিও। তিনি কি করিতেছেন এবং তাঁহার আকার-ইণ্গিতই বা কির্প ইহা মুখ, বর্ণ, দৃষ্টি ও বাক্যালাপে যথার্থতঃ জানিয়া আইস। দেখ হস্তাম্বপূর্ণ সত্তমমূর্ণ বৈপতৃক রাজ্য কাহার না মনের ভাব পরিবর্ত করিয়া দেয় : যদি শ্রীমান ভরত চিরসংস্রব-

নিৰন্ধন স্বয়ংই রাজ্যাথী হইয়া থাকেন, তবে না হয় তিনিই সমগ্র প্থিবী শাসন কর্ন। বীর! আমরা যাবং না অযোধ্যার নিকটস্থ হইতেছি এই অবসরেই তুমি ভরতের বৃদ্ধি ও চেন্টা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া শীল্প আইস।

হন্মান এইর্প আদিন্ট হইবামাত্র মন্যাম্তি ধারণপ্র ক অবিলাদেব অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। যেমন বিহগরাজ গর্ড সপ ধরিবার জন্য বেগে গমন করেন তিনি সেইর্প বেগে চলিলেন। ঐ মহাবীর পক্ষিগণের সন্তারক্ষেত্র অন্তরীক্ষ দিয়া গণ্গাযম্নার ভীম সমাগমস্থান অতিক্রম করিয়া শ্ণগবের প্রে নিষাদরাজ গ্রের নিকট উপাস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে হুন্টমনে মধ্রবাক্যে কহিলেন, নিষাদরাজ! তোমার সথা রাম জানকী ও লক্ষ্যণের সহিত তোমাকে কুশল জানাইয়াছেন। তিনি মহার্ষ ভরম্বাক্তের বাক্যে তাঁহার আশ্রমে আজ পঞ্মীর রাত্রি যাপন করিয়া কলা প্রাতে তাঁহারই আদেশে তোমায় এই স্থানেই দেখিতে আসিবেন। হন্মান নিষাদরাজ গাহকে এই বলিয়া প্লেকিত দেহে মহাবেগে চলিলেন। গতিপথে পরশ্রমতীর্থ, বাল্যকিনী, বর্থী ও গোমতী নদী এবং ভীষণ শাল্যবন, প্রশাস্ত জনপদ ও বহুসংখ্য লোক তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। তিনি ক্রমণঃ অতি দ্রপথ অতিক্রম করিয়া নিদ্যগ্রমের প্রাত্তম্থ কুস্মিত ব্কের সামিহিত হইলেন। ঐ সমসত বৃক্ষ কুবেরোগ্যান তিরবাধের বৃক্ষবং স্কৃন্যা। অনেকানেক স্থীল্যক প্রপোত্রর সহিত ঐ সক্ষ্

অনশ্বর হন্মান অবোধ্যার ক্রেশমার ক্রেশানে এক আশ্রমমধ্যে ভরতকে দেখিতে পাইলেন। ভরত প্রাত্তিক্তিকে ক্রেম্বর্গ করিতেছেন। ঐ ব্রহ্মার্থার করিতেছেন। ঐ ব্রহ্মার্থার করিতেছেন। ঐ ব্রহ্মার্থার সমাতেছেল কর্মার তপ্তথা হইয়া ব্রহ্মার করিতেছেন। ঐ ব্রহ্মার সাক্রমার তপ্তথা হইয়া ব্রহ্মার করিতেছেন। আহার পাদ্বায্গল সম্মুখ্যে রাখিয়া প্রথিবী শালক তি বর্ণচতুষ্ট্যকে নানার্থ ভয়-বিপদে রক্ষা করিতেছেন। তাহার নিকট কর্মার ও শ্রুম্বভাব প্রোহিত এবং সেনাধ্যক্ষেরা কাষায় বন্দ্র ধারণপূর্বক উপ্রিকট। ফলতঃ তংকালে ঐ কৃষ্ণাজ্ঞনধারী রাজকুমারকে ছাজিয়া ধর্মবংসল প্রবাসিগণের স্থভোগে কিছ্মার স্প্রা ছিল না। ধর্মশাল ভরত ম্তিমান ধর্মের ন্যায় আসান। হন্মান উহার নিকট্ম্প হইয়া কৃতাঞ্জালিপ্রেট কহিলেন, রাজন্! তুমি বে দশ্ভকারণ্যাসী জটাচরিধারী রামের জন্য এইর্প শোক করিতেছ তিনি তোমায় কৃশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাকে কোন স্মংবাদ দিবার জন্য আইলাম, তুমি এই দার্ণ শোক পরিত্যাগ কর। রামের সহিত অচিয়াৎ তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি রাবণকে বধ ও জানকীকে উন্ধার করিয়া প্রশ্ননোর্থে মহাবল মিন্তগণ ও তেজস্বী লক্ষ্মণের সহিত আগ্রমন করিতেছেন এবং স্বরাজ ইলের সহিত আগ্রমন করিতেছেন এবং স্বরাজ ইলের সহিত বেমন শচী আইসেন সেইর্প ধর্ণান্বনী জানকী তাঁহার সহিত আসিতেছেন।

ভরত এই কথা শ্নিবামান হর্ষে সহস্য মুছিত হইয়া পড়িলেন। পরে ক্ষণকালমধ্যে গানোখানপূর্বক আশ্বন্ধত হইয়া, ঐ প্রিয়বাদী হন্মানকে গোরবে আলিক্সন এবং প্রাতি ও হর্ষের স্থলে অপ্র্বিন্দ্র দ্বারা উহাকে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, সাধ্যো! তুমি দেবতা বা মন্যাই হও আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ। তুমি আমার যে স্কোবাদ প্রদান করিলে ইহার অন্রপ্ আমি তোমাকে কি দিব। তুমি লক্ষ গো, এক শত গ্রাম এবং ষোলটি কন্যা গ্রহণ কর। ঐ সমস্ত কন্যা কুডলালক্ত স্কান্জিত স্বর্গবর্গ ও শৃভাচারী। উহাদের নাসিকা ও উর্ব্ স্কৃতলালক্ত স্কার নাায় সোমাদর্শন এবং উহারা উত্তম জাতি ও



উত্তমকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তৎকালে ভর্ত হল্মানের মুখে রামের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অমিহিয়া উৎস্কুক হইলেন।

সপতবিংশাধিকশততম পর্য ॥ ওরত কহিলেন, বহুকাল বিনি বনে গিরাছেন, আমার সেই প্রভার প্রীতিক্র কথা আজ আমি শানিতে পাইব। মন্ব্য প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে প্রতিক্র পরেও আনন্দলাভ করে, এই যে লােকিক প্রবাদ আছে, ইহা কথার্থ। এক্ষণে তুমি এই কুশাসনে উপবেশন কর এবং বল, কোথায় ও কোন সূত্রে বানরগণের সহিত রামের সমাগম হইয়াছিল।

তথন হন্মান উপবিষ্ট হইয়া রামের সমস্ত আরণ্যব্তাশ্ত বর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, দেব! তোমার জননার দ্বইটি বরলাভের কথা তুমি অবশাই জান, সেই স্তে রাম নির্বাসিত ইইয়ছিলেন। পরে তাঁহার বিয়োগাশাকে রাজা দশরখের মৃত্যু হইলে, দ্তে গিয়া রাজগৃহ হইতে শীঘ্র তোমায় আনয়ন করে। তুমি অযোধায়ে আসিয়া রাজগগ্রহণে অনিচ্ছ হও এবং সম্জনাচরিত ধর্মের অন্বতাঁ হইয়া রামকে আনিবার জনা চিত্তক্টে খাও। পরে রাম পিত্নিদেশ রক্ষার্থ রাজ্য অস্বীকার করিলে তুমি তাঁহার পাদ্কায্গল লইয়া প্রতিনিক্ত হও। রাজকুমার! এই পর্যন্তই তুমি জান; পরে কি হইয়াছিল, শ্ন। তোমার গমনে চিত্তক্ট পর্বতের সেই বন অতান্ত উপদ্বেত এবং তত্তর ম্গপক্ষিগণ যারপরনাই আকুল হইয়াছিল। পরে রাম তথা হইতে সিংহব্যাঘ্রসত্কল করিদলিত ঘার বিজন দম্ভকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিলে মহাবল বিরাধ ঘার নিনাদে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে উর্ধ্ববাহন ও অধামন্থ হইয়া হস্তীর ন্যায় চিংকার করিতেছিল, রাম তাহাকে তুলিয়া একটা গতে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যে দিন ঐ দ্বুক্র কার্য সাধন করেন সেই দিনই সায়াহে মহার্য শরভগ্গের আগ্রমে উপস্থিত

হন। পরে শরভন্গ দেহত্যাগ করিলে রাম তত্ততা সমস্ত ঋষিকে অভিবাদনপূর্বক জনস্থানে যাত্রা করেন। তথায় বাস করিবার কালে জনস্থাননিবাসী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস তাঁহার সহিত বৃশ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তিনি একাকী দিবসের চতুর্থভাগে ঐ সমস্ত তপোবিঘাকারী মহাবল মহাবীর্য রাক্ষসের সহিত থব, দ্যেণ ও ত্রিশিরাকে বিন্যাশ করেন। ঐ জনস্থানে রাবণের ভাগনী শ্পেণিখা রামের নিকট আসিয়াছিল ৷ লক্ষ্যুণ তাঁহার আদেশে উল্বিত হইয়া সহসা খলা দ্বারা উহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। বালা শূর্পণখা এই নাসাকর্ণ ছেদনে অতিমাত্র কাতর হইয়া রাবণের নিকট উপবিষ্ট হয়। পরে রাবণের অন্যুচর মারী**ট মা**য়া**বীলে** রত্নময় মৃগ হইয়া জানকীরে প্রলোভিত করিয়াছিল। জানকী ঐ মৃগটি দেখিয়া রামকে কহিলেন, ধর, উহাকে ধরিতে পারিলে আমাদের আশ্রমের শোভা বৃষ্টিধ ছইবে। তখন রাম শরাসনহস্তে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং এক শরে উহাকে সংহার করিলেন। রাম যখন এইরপে মুগরায় নিগতি ও লক্ষ্মণও তাঁহার অন্সন্ধানে বহিগতি হন সেই সময়ে রাবণ উ'হাদের আশ্রমে আইসে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীকে, সেইর্প জানকীকে বলপ্র ক গ্রহণ করে। গ্রুরাজ জ্টায়, জানকীর রক্ষাথী হইয়া উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহার বধ সাধনপ্রিক জানকীরে শীল্ল লইক্ষ্ট্রার। ঐ সময় কতগরিল পর্বতাকার বানর গিরিশিখরে বসিয়াছিল। তাহান্ত বিস্মর্থবিস্ফার নেতে দেখিল নাবণ সতিকে লইয়া যাইতেছে। পরে রাবণ চিন্নবংবেগগামী বিমান দ্বারা দাীদ্র লঙকার প্রবেশ করে এবং স্বর্ণপ্রাকারকেন্ত্রিক স্প্রশস্ত স্ক্রের গৃহে সতিকে রাখিয়া নানাপ্রকারে সান্দ্রনা করে। ক্লিক্স অশোকবনবাসিনী জানকী উহার কথা

ও উহাকে তৃণবং তৃদ্ধ জ্ঞান করিবারিলেন।

এদিকে রাম বনমধ্যে সেই বিশ্বিগকে বধ করিয়া ফিরিলেন। তিনি আসিয়া
পিতৃবংধ্ জটার্র বিনাশদুহতি অত্যত ব্যথিত হন। পরে তিনি প্রতা লক্ষ্যণের
সহিত জানকীর অন্বেষধি নিগতি ইইয়া গোদাবরীতট ও কুস্মিত বনবিভাগ
প্রতিনপ্রক কবংধকে দেখিতে পান এবং ঐ কবংধর বাকো ঋষাম্ক পর্বতে
গিয়া স্থাবের সহিত সাকাং করেন। আলাপ পরিচয়ের প্রেই দ্ভিমাত
স্থাবি ও রামের একটি হ্দয়গত প্রীতি জান্ময়াছিল; পরে সাক্ষাতে তাহা
আরও প্রগাঢ় হইল। স্থাবি ভাত্রোধে রাজাত্যত হইয়াছিলেন, রাম বাহ্বলে
মহাকার মহাবল বালীকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে রাজা দেন; এবং স্থাবিও
তাঁহার নিকট জানকীর অন্বেষণে অংগীকার করেন।

অনশ্তর দশ কোটি বানর স্থানির আদেশে চতুদিকৈ নিগত হইল। আমরা বিশ্বা পর্বতের এক গহার হইতে বাহির হইবার পঞ্চ না পাইয়া অতাশত শোকাকুল হই এবং তাল্লবন্ধন তন্মধ্যে আমাদের অনেকটা বিলম্ব হয়। ঐ ম্থানে জটায়্র দ্রাতা মহাবল সম্পাতি বাস করিতেন। রাবণের আলয়ে যে সীতা আছেন তংকালে তিনিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন। পরে আমি দ্বংখার্ত বানরগণের দ্বংশ দ্র করিয়া স্ববীর্থে শত্যোজন সমূদ্র পার হই এবং লঞ্চায় প্রবেশ করিয়া অশোকবনে কৌষেয়বসনা মলিনা জানকীকে দেখিতে পাই। তিনি পাতিরতোর কিত হইয়া নিরানন্দে একাকী আছেন। পরে আমি তাহার নিকটন্থ হইয়া রাসনামাত্তিত এক অলগ্রীয় তাহাকে অভিজ্ঞান দেই এবং আমি তাহার নিকট চ্ডাম্যাণ অভিজ্ঞানস্বর্প গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য হইয়া আসি। রাম ঐ জ্যোতিসান মণি এবং জানকীর সংবাদ পাইয়া আত্র যেমন অমৃতপানে জীবিত হয় সেইরপ

জাবিত হইলেন; এবং প্রলয়কালে বিশ্বদাহে প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় লংকাপ্রা ছারখার করিবার জন্য সৈনাগণকে উৎসাহিত করিলেন। পরে সম্প্রে উপস্থিত হইয়া নল ওাঁহার আদেশে সেতু প্রস্তুত করেন। বানরসৈন্য় ঐ সেতু দিয়া সম্প্রে পার হয়। পরে ধোরতর বৃদ্ধ। নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ ইন্দুজিংকে এবং রাম কৃশ্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করেন। পরে ইন্দু, যম, বর্ল, শিব ও রক্ষা এবং স্বয়ং রাজা দশরথের সহিত রামের সাক্ষাং হয়। দেবগণ এবং খবি ও দেববির্গণ প্রাতিভারে উহাকে বরদান করেন। অনন্তর রাম বানরগণের সহিত পৃষ্পক রথে উঠিয়া কিন্কিন্ধায় আইসেন। এক্ষণে তিনি প্রবার জাহ্বীতে আসিয়া ভরন্বাজাশ্রমে বাস করিতেছেন। কাল প্র্যো-নক্ষরযোগ, কাল তুমি তাঁহাকে নিরাপদে দেখিতে পাইবে।

তথন ভরত হন্মানের এই মধ্র বাক্যে হৃষ্ট হইরা কৃতাঞ্চলিপ্টে কহিলেন, হা! এত দিনের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।

আন্টাবিংশাধিকশততম দর্গ ॥ ভরত হন্মানের মুখে এই সুখের কথা শুনিয়া হৃত্মনে শত্র্যাকে কহিলেন, একণে সকলে শুপ্রের হইয়া বাদ্যভান্ড বাদন-প্র্কি গাধ্যাল্য ন্বারা কুলদেবতা ও নগরের কিত্যান্সকল অর্চনা কর্ক। ন্ত্তিশাস্থ্যান্সকল অর্চনা কর্ক। ন্ত্তিশাস্থ্যান্সকল অর্চনা কর্ক। মুড্তিশাস্থ্যান্সকল অর্চনা কর্ক। মুড্তিশা রাজ্যাত্যাক, করিয় ও ভেন্তিশানেরা রামের মুখ্চন্দ্র দেখিবার জন্য নিগতি হউন।

অনন্তর শত্রা বহুসংখা ক্রিকে বহু অংশে বিভাগপ্র্ব ক আদেশ করিলেন, তোমরা এই নশ্লিগ্রাম হইকে অযোধাা পর্যন্ত নিদ্দা ও উচ্চন্থল সকল সমভ্মি করিয়া দেও, রাজপথ হিমানীতল জলে সেক কর, সকল স্থানে পর্ণপ ও লাজবৃণিট-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবিক পতাকা তৃলিয়া দেও, গৃহ স্মাজ্জত কর, মাল্যা, শোভনবর্ণ প্রুণ ও পণ্ডবর্ণের দ্রব্য বিরলভাবে রচনা করিয়া রাজপথ অলৎকৃত কর। দেখ, কল্য স্বোদয়ের মধ্যে যেন এই সমস্ত প্রস্তৃত হইয়া থাকে।

অনন্তর পর্যাদন প্রত্যুবে শার্ঘ্যের আদেশে ধ্নিট, জয়ন্ত, বিজয়, সিম্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও স্মৃদ্র বহির্গত হইলেন। বহ্সংখ্য বীর ধ্রজদন্ত-শোভিত স্মৃদ্জিত মন্ত হন্তী, ন্বর্গরুজ্বেশ্ব করিলী, অন্ব ও রথে আরোহণপূর্বক যাত্রা করিল। অনেক অন্বারোহী ও পদাতি শক্তি ক্ষিত্র ও পাশধারণপূর্বক নির্গত হইল। পরে রাজা দশরথের পত্নীগণ দেবী কোশল্যা ও স্মিত্রাকে অগ্রে লইয়া যান্যোগে নিক্তানত হইলেন। ধর্মশাল ভরত রাজন, প্রেণীপ্রধান, বিণক ও মাল্যান্যোগে নিক্তানত হইলেন। ধর্মশাল ভরত রাজন, প্রেণীপ্রধান, বিণক ও মাল্যান্যোগি মন্ত্রগণের সহিত বাত্রা করিলেন। তিনি রামের আগমনে যারপরনাই হ্র্টা। বন্দিগণ তাঁহার স্তৃতিগান করিতে লাগিল, শম্পভেরী বাদিত হইতে লাগিল। ভরত উপবাসে কৃশ, তাঁহার পরিধান চাঁরবন্য ও কৃক্যান্ত্রন, তিনি মন্তবে আর্য রামের পাদ্কায্গল গ্রহণপূর্বক শ্রুমাল্যগোভিত শ্বেতছত এবং রাজ্যোগ্য ন্বর্ণখিচিত শ্বেতচামর লইয়া নির্গত হইলেন। অশ্বের ক্রেনশন্দ, হন্তার ব্র্গহিত, রথের ঘর্ঘরধন্নি ও শ্রুমান্য তিরবে প্রিবী বিচালত হইয়া উঠিল। ঐ সময় যেন সমন্ত নিশিগ্যমই রামের অনুগমন করিতে লাগিক্স

অনন্তর ভরত হন্মানের প্রতি দ্ভিট নিজেপপ্রেক কহিলেন, তুমি ত বানরজ্ঞাতিস্কভ চাপল্যে মিথ্যা কও নাই। ক্রে আমি ত আর্ব রামকে এবং কামর্পী বানরগণকে দেখিতেছি না?

কামর্পী বানরগণকে দেখিতেছি না?
হন্মান কহিলেন, মহর্ষি ভরত্বালী হলের বরে প্রভাববান। তিনি নানা
উপচারে রাম ও তাঁহার অন্যালিক লৈর আতিথ্য করিরাছেন। একণে তাঁহারই
প্রসাদে অবোধার গণ্ডব্য পথের ক্রুক্সকল মধ্সাবী ফলপ্তপ্প্রণ ও উন্মত্তস্থানে করি নিনাদিত। ঐ বি বানরগণের ভীষণ কোলাহল। বোধহয়, তাহারা
একণে গোমতী পার হইতেছে। ঐ শালবনের নিকট ধ্লিজাল উন্ভান দেখা বায়।
বোধহয় বানরগণ ঐ বনে প্রবেশপ্র্কি তাহা আলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখ
দ্রে চন্দ্রাকার দিব্য বিমান। উহা বিশ্বকর্মার মানসী স্ভি। মহাদ্মা রাম রাবণকে
স্বান্ধ্রে বিনাশ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছেন। ক্রের রন্ধার প্রসাদে ঐ
বিমান লাভ করেন। উহা প্রাতঃস্ব্সেদ্শ। একণে রাম, লক্ষ্মণ, জানকী, স্গ্রীব
ও বিভীষণ উহাতেই আগমন করিতেছেন।

ঐ সময় আবালবৃশ্বনিতা সকলেরই মুখে কেবল ঐ রাম ঐ রাম এই শব্দ শ্রুতিগোচর ইইতে লাগিল। উহাদের হর্ষধননি আকাশ ভেদ করিয়া উথিত ইইল। সকলে যানবাহন ইইতে ভ্তলে অবতীর্ণ ইইয়া অন্তরীক্ষে যেমন চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করে সেইর প বিমানস্থ রামকে দেখিতে লাগিল। ভরত কৃতাঞ্জলি ইইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক প্রাকৃত মনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পাদা অর্ঘ্য ন্বারা তাঁহার প্রজা করিলেন। স্থ্লায়তলোচন রাম বিমানোপরি বজুধারী ইন্দের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি সুমের্শিখরস্থ প্রাতঃসা্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ভরত তাঁহাকে সাফ্টাঞ্যে প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর রামের অনুজ্ঞায় ঐ হংসশোভিত বেগবান বিমান ভ্পাড়ে অবতীর্ণ হইল। রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। ভরত হৃষ্ট হইয়া প্রের্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বহুদিনের পর রামের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাং, রাম ভাঁহাকে ক্লোড়ে লইয়া হাড়মনে আলিগুলন করিলেন। পরে ভরত প্রণত লক্ষ্মণকে



সাদর সম্ভাবণপূর্বক প্রীতমনে জানকীকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর স্থারীব, জাম্ববান, অংগদ, মৈন্দ, ম্বিবিদ, নীল, ক্ষভ, স্বেদ, নল, গবাক্ষ, গাধ্মাদন, শর্ভ ও পনসকে আন্প্রিক আলিংগন করিতে লাগিলেন। মন্যার্পী বানরেরাও প্রাকিত মনে তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

অনশ্তর ধামিকবর রাজকুমার ভরত স্থাবিক আলিংগনপ্র ক কহিলেন, বার! আমাদের চারি প্রতার মধ্যে তুমি পঞ্চম। সেই।দারশতঃ মিত্রত্ব জালের আর অপকার শত্তার চিহা। তুমি আমাদিণের বিত্র মিত্র। পরে তিনি বিভারণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আর্ব রাম ভাপাক্ষরে তোমার সহায়তা পাইয়া অতি দুক্রর কার্য সাধন করিয়াছেন।

ঐ সময় শহ্মা রাম ও লক্ষ্তিক অভিবাদনপ্রক বিনীতভাবে জানকীর পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর্ক্তম শোককৃশা বিবর্ণা জননী কৌশল্যার সমিহিত হইয়া তাঁহার হর্ষবর্ধন ও বিশ্বলান করিলেন। পরে স্মিত্তা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে অভিবাদন করিলে প্রোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা কৃতাঞ্জলিপ্টে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিতে লাগিল। তংকালে তাহাদের ঐ সমস্ত অঞ্জলি বিকসিত পন্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে ধর্মশীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদ্কা লইয়া রামের পাদ পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আর্য! আপোন যে রাজ্য ন্যাস-স্বয়্প আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম। বখন আমি মহারাজকে অযোধ্যায় প্রনরাগত দেখিতেছি তখন আজ আমার জন্ম সার্থকৈ ও ইছা প্র্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোণ্টাগার, গৃহ, সৈন্য সমস্তই প্যবেক্ষণ কর্ন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগ্রণ বৃদ্ধি করিয়াছি।

প্রাত্বংসল ভরতের এই কথা শ্বনিয়া বানরগণ ও বিভীষণের অশ্রপাত হইল। পরে রাম হর্ষভরে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানযোগে সদৈনো তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং বিমান হইডে সকলের সহিত অবতরণপূর্বক কহিলেন, বিমান! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি প্রতিগমন করিয়া যক্ষেশ্বর ক্রেরকে পূর্ববং বহন কর।

বিমান এইর্প আদিন্ট হইবামাত্র উত্তর্জাদকে অলকার অভিম্থে মহাবেগে প্রস্থান করিল। পরে ইন্দু ষেমন বৃহস্পতির পাদবন্দন করেন সেইর্প আত্মসম প্রোহিত বশিষ্ঠের পাদবন্দন করিয়া পৃথক আসনে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

একোনবিংশাধিকশতভন সর্গ II অনন্তর ভরত মস্তকে অঞ্চলি বন্ধনপূর্বক জ্যেষ্ঠ রামকে কহিলেন, আর্য ! আপনি বনবাস স্বাকার করিয়া আমার জননার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং আমাকেও রাজা দিয়াছেন। আপনি ষেমন আমাকে রাজা দিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ প**্**নবর্ণির তাহা আপনাকে দিতেছি। মহাবল সহার্মানরপেক্ষ বৃষ যে ভার বহন করিয়াছে আমি বালবংস বড়বার ন্যার দুর্বল হইয়া তাহা বহিতে উৎসাহী নহি। প্রবল স্লোতোবেগে সেতৃকে বন্ধন ক<del>য়া</del> যেমন দঃসাধ্য এই রাজ্যাচ্ছিদ্র সংবৃত রাখা আমার পক্ষে সেইর্পই দুঃসাধ্য হইয়ার। গর্দাভ যেমন অশ্বের এবং কাক যেমন হংসের গতিলাভ করিতে পারে না সেইরূপী আমিও আপনার পন্থা অনুসরণ করিতে পারি না। গৃহের উদ্যানে একটি বৃক্ষ রোপিত ও বধিতি হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ ফলবান না হইয়া যদি প্রিণ্পতাবস্থায় বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ফললাভের উদ্দেশে তাহা রোপণ করিয়াছিল তাহার সমস্ত প্রয়সই বার্থ হয়। আর্ব! আপনি প্রভু, আমরা আপনার অন্যুরম্ভ ডাত্য, যদি আপনি আমাদিগকে শাসন না করেন তাহা হইলে এই উপমা অপেনাতে সমাক বর্তিতে পারে। আজ জগতের সম**স্ত লোক আপ**নাকে অভিষিক্ত ও মধ্যাহকালীন স্বেরি ন্যায় দীপ্ততেজ ও প্রতাপশালী নিরীক্ষণ কর্ক। আপনি ত্রানিনাদ কাণ্ডী ও ন্পারে রব এক্সেধ্রে গীতিশব্দে নিদ্রিত ও জার্গারত হউন। যাবং চন্দ্রম্য উদর হইরে চেই অবধি এই প্থিষী যে পর্যণত বিশ্তীর্ণ ভাবং স্থানের রাজাধিরাজু 🗱 খাকুন।

তখন রাম ভরতের এই প্রার্থনায় সমূদ্ধ ইইলেন এবং এক উৎকৃণ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দম্প্রতিষ্ঠান স্থাদহস্ত কিশ্ব নাপিতেরা শত্রের আদেশে রামকে বেন্টন করিল। সর্বাগ্রে ভরত, সংক্রিপ, কপিরাজ স্থানিব ও রাক্ষসাধিপতি বিভারণ সনান করিলেন। পরে রাম ক্রিইট মন্ডন ও স্নান করিলেরা বিচিত্র মাল্য অন্লেপন ও মহাম্ল্য বসন ধারণপরিক অপ্রে শ্রীসোন্দর্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শত্র্যা স্বহস্তে রাম ও লক্ষ্যণের বেশ রচনা করিলেন। রাজা দশরথের পত্নীগণ জ্ঞানকীরে অলম্কৃত করিলেন এবং প্রবংসলা দেবী কোশল্যা সমস্ত বানরস্থীকে প্রতিমনে অতি যত্ত্রে স্কৃতিজত করিতে লাগিলেন।

ইতাবসরে সার্থি স্মন্ত শনুঘার বাকো সর্বাশ্যশোভন রথ যোজনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম ঐ স্বাণিনবং উজ্জ্বল দিবা রথে আরোহণ করিলেন। ইল্টের ন্যায় স্কান্তি স্থাব ও হন্মান কৃতস্নান হইয়া র্চির বন্ত ও উৎকৃষ্ট কুন্ডল ধারণপ্রকি চলিলেন। স্থাবৈর পত্নীগণ ও স্বীতা অযোধ্যা নগরী দশনে একান্ত উৎস্ক হইয়া স্বেশে যান্তা করিলেন।

এদিকে অশোক, বিজয় ও সিম্বার্থ প্রভৃতি রাজমন্ত্রিগণ কুলপ্রোহিত বশিষ্ঠকে মধ্যবতা করিয়া রামের অভ্যুদয় ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ মন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা ভূতাগণকে কহিলেন, তোমরা রামের অভিষেক সম্পাদনের জন্য মধ্যলাচারপার্বক সমস্ত কার্যান্তানে প্রবৃত্ত হও। উংহারা ভূতাগণকে এইরূপ আদেশ দিয়া রামকে দেখিবার জন্য শীঘ্র নিগতি হইলেন।

এদিকে রাম রথারোহণপূর্বক ইন্দুবং প্রভাবে নগরাভিম্থে যাইতে লাগিলেন। ভরত অন্বের রাম্ম ও শত্র্ঘা ছত্ত ধারণ করিলেন। লক্ষাণ তালব্যত সন্তালন কবিতে লাগিলেন। বিভীষণ পাশ্বে দন্ডায়মান হইয়া জ্যোৎশ্নাধবল শ্বেতচামর গ্রহণ করিলেন এবং খাঁয ও দেবগণ মধ্র কণ্ঠে স্কৃতিগান করিতে লাগিলেন।

কপিরাজ সংগ্রীব শন্তালয় নামক এক পর্বতাকার হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছেন। বানরগণ মন্বাম্তিতে নানার্প আভরণ ধারণপূর্বক হচিতপ্তে উঠিয়াছে। রাম স্বজন ও বন্ধ্-বান্ধবে পরিবৃত হইয়া হর্মাশ্রেণীশোভিত অযোধ্যার অভিমুখে চলিলেন। তংকালে শংখধননি ও দ্বন্দর্ভিরব হইতে লাগিল। প্রেবাসিগণ দেখিল, রাম দিব্য শ্রীসোন্দর্যে স্থোভিত হইরা অন্যাত্তিক-গণের সহিত রথে আগমন করিতেছেন। উহারা জয়াশীর্বাদপূর্বক তাঁহার সম্বর্ধনা করিতে লাগিলঃ রামও মর্বাদান,সারে উহাদিগকে সমাদর করিতে শাগিলেন। উহারা স্রাতৃগণ-পরিবৃত রামের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। নক্ষতসম্বে চন্দ্রের যেমন শোভা হয় সেইর পে রাম অমাতা রামাণ ও প্রকৃতিগণে বেণ্টিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। বাদকের। ত্রী তাল ও স্বস্তিক বাদনপূর্বক হু খ্টমনে মঞ্চল্ধরনি করিয়া উ'হার অন্তো অত্যে চলিল। অনেকে মঞ্চলার্থ ধেন, হরিদ্রামিপ্রিত অক্ষত ও মোদক লইয়া চলিল এবং অগ্রে অগ্রে বহু সংখ্য কন্যা ও ব্রাহ্মণও গমন করিতে লাগিল। প্রস্থানকালে রাম মন্ত্রিগণের নিকট স্ত্রীবের স্থা হন্মানের প্রভাব ও অন্যান্য বানরের বীরকার্য উল্লেখ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যাবাসীরা বানরগণের বীরহ ও রাক্ষসগণের অভ্যুত পরাক্রমের কথা শানিয়া যারপরনাই বিশ্মিত হইল। দিবাপ্রীসম্পদ্র রাম এই সম্ভূত বর্ণন করিতে করিতে বানরগণের সহিত হুন্টপ্রুন্ট লোকে পরিপ্রেণ প্রেমীরানগরীতে প্রবেশ করিলেন এবং প্রেপ্রার্মগণের অধ্যাহিত রমণীর প্রিপ্রেস্ট প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি ধর্মশীল ভরতকে মধুরে থাক্য কহিলেন, তুমি স্ফ্রাই প্রভৃতি স্হ্রুগণকে পিত্ভবনে লইয়া গিয়া জ্বিনলা। স্মিগ্রা ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন

করাইয়া আন। আর আমার সেই ক্রিলাকবনশোভিত বৈদ্বেখিচিত স্বিস্তীর্ণ প্রাসাদে স্থাবির বাসস্থান স্থিতি করিয়া দেও। ভরত রামের এই অনুষ্ঠা পাইয়া স্থাবির হস্তাবলম্বনপূর্বক নির্দিষ্ট আলয়ে প্রবেশ করিলেন স্থাবি ভ্তোরা শহুদোর নিয়োগন্ধমে তৈল প্রদীপ পর্য ওব ও আস্তরণ <mark>লইয়া শীন্ন ঐ গ্রহে গমন করিল। অনন্তর শত্রঘা কপিরাজ</mark> সুগ্রীবকে কহিলেন, প্রভো! আপনি আর্য রামের অভিষেকার্থ দতে নিয়োগ কর্ন। এক্ষণে চতুঃসাগরের জল আহরণ করা আবশ্যক হইতেছে। তথন স্থাীব হনুমান জাম্ববান প্রভূতি চারিজন বীরের ইস্তে রক্স্থচিত চারিটি কলস দিয়া কহিলেন, তোমরা এই সমস্ত কলসে চতুঃসাগরের জল লইয়া যাহাতে প্রত্যাবে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার ভাহাই কর।

কুজরাকার বানরগণ সূত্রীবের আজ্ঞামাত্র বিহুগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে আকাশপথে যাত্রা করিল। জান্ববান, হন্মান, বৈগদশী ও ক্ষরত ই'হারা কলসে জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচ শত নদীর জল আহ,ত হইল। মহাবল স্বেণ প্রেসাগর হইতে এবং ঋষভ দক্ষিণসম্দ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন । গবয় পশ্চিমসম্দ্র হইতে স্বর্ণকলসে বক্তচন্দন ও কপর্ব-স্বাসিত জল আনয়ন করিলেন। ধর্মশীল গুণবান অনিল উত্তরসমাদ্র হইতে জল আনরন করিলেন। তথন শর্মা বানরগণের প্রযন্ত্রে জল আহ্ত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রোহিত বশিষ্ঠ ও স্হৃদ্গণকে কহিলেন, আপনারা এক্ষণে আর্য রামের অভিষেকসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর বৃষ্ধ বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রহ্মেশের সহিত ষশ্পবান হইয়া জানকী ও রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন। পরে তিনি এবং বিজ্ঞয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন,

গোতম ও বামদেব—ই'হারা বস্থাণ যেমন ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইর্প স্পান্ধ ও স্বচ্ছ সলিলে রামকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের নিয়োগে প্রথমে ক্ষিক, ব্রাহ্মণ, বোলটি কন্যা, মন্ত্রী, বোন্ধা ও বিণকেরা হুন্টমনে রামকে সবেবির্যধর্সে অভিষেক করিলেন। লোকপালগণ সমস্ত দেবতার সহিত অশ্তরীক্ষে অক্থানপূর্বক তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। পরে বিশষ্ঠ স্বর্ণখচিত ও রক্সমণ্ডিত সভামধ্যে রক্সপীঠে রামকে উপবেশন করাইলেন এবং প্রেকালে মন্ যাহা দ্বারা অভিষিত্ত হইয়াছিলেন, ডাঁহার বংশপরম্পরায় রাজগণ যাহা স্বারা অভিষিত্ত হন মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই রক্ষার নির্মিত রক্সশোভিত অত্যুক্তরল কিরীট রামের মুস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ঋত্বিকেরা তাঁহার সর্বাঙ্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিলেন। শন্তবা তাঁহার মস্তকে শ্বেডছন এবং স্থাীব ও বিভীষণ তাঁহার পাশ্বের্ব শশাভকধবল শ্বেড চামর ধারণ করিলেন। বায়; ইন্দ্রদেবের নিয়োগে শতপন্মগ্রথিত অত্যুক্তবৃদ্ধ স্বর্ণমাল্য এবং সর্বরেপ্রশোভিত মণিময় মন্ত্রাহার ভাঁহাকে প্রদান করিলেন। দেবগন্ধবৈরা সংগত্তি ও অস্সরোগণ ন্ত্য করিতে সাগিল। রামের অভিবেককালে ভূমি শস্যবতী বৃক্ষ ফলবান ও পূষ্প সূর্গান্ধ হইল। রাম ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ ব্যু, অন্ব ও গোদান করিয়া চিংশৎ কোটি স্বৰ্ণ মহাম্ল্য আভরণ ও বস্ত প্রদান ক্ষিত্র লাগিলেন। পরে তিনি স্থাবিকে স্বর্গিমবং উজ্জ্বল মণিমর স্বর্ণহার, স্থাস্থিক বৈদ্বাধচিত জ্যোৎস্না-নির্মাল দুই অংগদ, জানকীকে মণিমণ্ডিত ক্রেড়িলাধবল ম্রাহার নির্মাল বস্ত্র ও উংকৃষ্ট অলংকার প্রদান করিলেন। জ্য়েন্ত কণ্ড হইতে সেই হার খ্লিরা প্রোপকার স্মরণপূর্বক হন্মানকে ক্রেন্স করিতে অভিলাবী হইলেন এবং বানরগণ ও রামের প্রতি বারংবার ক্রিড্পাত করিতে লাগিলেন। তন্দ্রেট্ রাম তাঁহার অভিপ্রায় ব্রিখতে পার্নিষ্ট্রেকীহলেন, জার্নাক! তুমি ষাহার প্রতি পরিতৃষ্ট আছ তাহাকেই এই হার প্রক্রি কর। তখন জানকী বাহাতে তেজ ধৈর্য যশ সরলতা সামর্থ্য বিনয় নাঁতি পোর্ব বিক্রম ও ব্লিখ এই সমস্ত বিদ্যমান সেই হনুমানকে ঐ হার প্রদান করিলেন। পর্বত ষেমন জ্যোৎস্নাবৎ শ্বেত মেষে শোভিত হয় সেইর্প হন্মান ঐ হারে শোভিত হইলেন। পরে অন্যান্য বানরবৃষ্ধ ও বানরগণ মর্যাদান,সারে বসনভ্ষণে সমাদ্ত হইতে লাগিল। রাম বিভীষণ, স্থাবি, হন্মান, জাম্ববান প্রভৃতি সর্বপ্রধান বীরগণকে বহুসংখ্য ধন রত্ন ও নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিতৃস্ত করি**লেন। পরে তিনি মৈন্দ দ্বি**বিদ ও নীলকে অত্যুংকৃষ্ট রব্ধ প্রদান করিলেন। এইর্পে সকলে দানমানে পরিতৃষ্ট হইয়া মহাবাজ রামের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক শ্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কপিরাজ স্থাবি কিন্কিন্ধায় যাতা করিলেন। ধর্মশীল বিভীষণও স্বরাজ্য লাভ করিয়া সচিব চতুণ্টয়ের সহিত লংকার প্রস্থান করিলেন।

অন্তর উদারস্বভাব নিঃশনু ধর্মবংসল রাম হৃষ্টমনে রাজ্যশাসনে প্রব্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! মন্ প্রভাতি পূর্বরাজ্যণ চতুরুগ সৈন্যের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তুমি আমার সহিত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হও এবং প্রে তাহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছিলেন, তুমিও সেই ভার বহন কর।

লক্ষ্মণ রামের এইর্প অন্নয় ও নিয়োগবাক্যে কিছ্তুতেই যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। পরে তিনি পৌন্ডবীক ও অম্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ ষজ্ঞ বারংবার অনুষ্ঠান করিতে



লাগিলেন। তিনি দশসহস্ল বংসর রাজ্যশাসন করেন এবং প্রভ্ত দক্ষিণা দানপ্র্বক্ষ দশবার অন্বমেধ বজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার বাহু আজান্লান্বত ও বক্ষঃশ্বল আতি বিশাল। তিনি লক্ষ্যণকে লইরা পরমস্থে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং পরে প্রাত্তা ও বাল্ধবগণের সহিত অনেকবার নানাবিধ বজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে কোন স্থালাক বিধবা হর নাই, হিংস্ত জনপদ দস্যভয়শন্না, কাহারও কোন অনর্থ ঘটিত না এবং ব্যাধিভয়ও নিবার্থিক হিল। সমস্ত জনপদ দস্যভয়্মশ্না, কাহারও কোন অনর্থ ঘটিত না এবং ব্যাধিভয়ও করিবার চেন্টা পাইত না। রামের প্রতি স্নেহবশতঃ কেই কাহারপ্ত আনিষ্ট করিবার চেন্টা পাইত না। লোকসকল সহস্রবর্ষজীবী ও বহু বিশাল পরিব্ত ছিল। সকলেই নীরোগ ও বিশোক, ব্লেফ নিয়ত ফলম্লা বিশেশ কিবাত। পর্জনাদেব প্রচার জল বর্ষণ করিতেন এবং বার্ অতিমার ক্রিকণা ছিল। সকলে স্বক্রে সম্পূর্ণ হইয়া স্বক্রেই প্রবৃত্ত হইত। প্রক্রেই ধর্ম পরায়ণ ছিল। কেইই মিথ্যা কহিত না এবং সকলেই স্লেক্ষণাক্রালত ছিল।

এই প্রাচনি আদিকাব্য মহবি বালমীকি-প্রণীত। ইহা বেদম্লক ধর্মজনক বাদসকর আর্হকর ও রাজগণের বিজয়প্রদ। বে বাজি এই কাব্য সর্বদা প্রবণ করেন, তিনি বীতপাপ হইয়া থাকেন। এই রামাভিষেক্ব্ভান্ত প্রবণ করিলে প্রাথী পরে এবং ধনাথী ধন লাভ করে। রাজার প্থরীজয় এবং শর্রজয় হয়। কোশলায় যেমন রামের দ্বারা, স্মিয়া যেমন লক্ষ্মণের দ্বারা জীবপ্রা বিলয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এই রামায়ণ প্রবণ করিলে দ্বীলোকেরা সেইর্প খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এই রামায়ণ প্রবণ করিলে দ্বীলোকেরা সেইর্প খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি প্রদাবান ও বীতরেয়ধ হইয়া বালমীকির এই মহাকাব্য প্রবণ করেন, তাঁহার কোন বাধা বিদ্যু থাকে না। তিনি প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বান্ধবগণের সহিত স্থে কালহরণ করেন এবং রাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বান্ধবগণের সহিত স্থে কালহরণ করেন এবং রাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বান্ধবগণের সহিত স্থে কালহরণ করেন এবং রাম হইতে প্রত্যাত রব প্রান্ত হইয়া থাকেন। কেহ রামায়ণ প্রবণ করিতেছে, দেবতারা ইহা শ্নিলেও প্রীত হন। যাহার গ্রহে বিদ্যুকারী ভ্তগণ বাস করে, তাহারা বিদ্যুচরণে বিরত হয়, প্রবাসী স্থ-শাহিত ভোগ করে এবং খ্রুমতী স্কী অত্যংকৃট পরে প্রসব করিয়া থাকে। এই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ বা ইহার প্রস্কারিলে লোকে সকল পাপ হইতে ম্রেজ হয় এবং স্কৃদীর্ঘ আয়্র লাভ করে। ক্ষিত্রেয়া প্রণামপ্রেক রাজ্যণের মৃথে নিয়ত ইহা প্রবণ করিবেন। প্রবণে ঐশ্বর্থ-

লাভ ও প্রেলাভ হয়। রাম সনাতন বিষণ্ণ আদিদেব হরি ও নারায়ণ। এই সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে তিনি প্রীত হইয়া থাকেন। এই প্রেরাবৃত্ত এইর্প ফলপ্রদ, এক্ষণে তোমাদের মধ্যল হউক; মৃত্তকণ্ঠে বল বিষণ্ণর বল বর্ধিত হউক। এই রামায়ণ গ্রহণ বা শ্রবণ করিলে দেবতারা সম্পূষ্ট হন এবং পিতৃগণ পরিতৃণ



হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই থাকিকে রামসংহিতা ভরিপ্রেক লিখিবেন, তাঁহাদের রন্ধাকলাভ হয়। ইহা শ্রুব সিরলে কুট্নবর্ন্ধ ও ধনধান্যবৃদ্ধি হয়, উৎকৃষ্ট স্থালাভ ও উৎকৃষ্ট স্থালাভ হয়। এই এবং প্থিবীতে স্বাধিসিন্ধি হইয়া থাকে। এই রামায়ণের প্রসাদে আয়া, আরোগ্য যশ বৃন্ধি বল ও সোদ্রার লাভ হয়, অতএব যে-সমস্ত সাধ্য সম্পদলাভাথী তাঁহারা নিয়মপ্রেক ইহা শ্রুবণ করিবেন।

জাতিরিক পত । মূল রামায়ণে রাবণবধের সময় দুর্গাপ্তার কোন কথা নাই, কিন্তু প্রোণান্তরে তাহা আছে। আমরা সেই অংশট্রু অনুবাদ করিয়া এই স্থালে সমিবেশিত করিয়া দিলাম।

পূর্বে রামের প্রতি অন্গ্রহ এবং রাবণবধের জনা রামা বাহিকালে মহাদেবীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। দেবী দুর্গা-বিনিদ্র হইয়া যথায় রাম সেই লগকায় আশ্বিনের শ্রুপক্ষে আগমন করিলেন এবং স্বরং অন্তর্হিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধে প্রবিত্ত করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধ সম্ভাহকালব্যাপী হইমাছিল। এই সম্ভাহমধ্যে তিনি রাক্ষ্ম ও বানরের মাংস শোণিতে পরম ত্মিতলাভ করিয়াছিলেন। পরে সম্ভম রাজি অভীত হইলে নবমীতে মহামায় জগন্মরী রামের দ্বাবা রাবণকে বিনদ্ট করিলেন। যথন দেবী স্বরং এই যুদ্ধকেলি নিরীক্ষণ করেন, এই আট রাজি সর্বলোক্ষিপতামহ রন্ধা দেবগণের সহিত তাঁহার প্রো করিয়াছিলেন। পরে রাবণ বিনদ্ট হইলে তিনি নবমীতে তাঁহার বিশেষ প্রা এবং দশ্মীতে বিসর্জন করিলেন।

## উত্তরকাণ্ড

প্রথম সার্গ ॥ রাম রাক্ষসগণের বধসাধনপূর্বক রাজ্য অধিকার করিলে একদা ম্নিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আগমন করিলেন। মহর্ষি কোঁশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব ও মেধাতিথির প্রে কন্ব, ই'হারা পূর্বে দিক হইতে; ভগবান স্বস্ত্যাক্রেয়, নম্নিচ, প্রম্নিচ, অগস্ত্য, অত্তি, স্ম্ম্থ ও বিম্থ ই'হারা দক্ষিণদিক হইতে; নৃষদ্প্র, কববী, ধৌম্য ও কোঁষেয়—ই'হারা শিষাগণ সমাভিব্যাহারে পশ্চিম দিক হইতে; এবং বিশ্বে, কশ্যপ, বিশ্বামিত, গোতম, জমদন্দি, ভরন্বাজ ও সপ্তর্ষিগণ উত্তর্গদিক হইতে আগমন করিলেন। এই সমস্ত বেদবেদাগাবিং অন্নিকল্প মহর্ষি রামের নিকট আপনাদিগের আগমনসংবাদ দিবার জন্য শ্বারে দন্ভায়মান হইলেন এবং ধর্মশীল মহর্ষি অগস্ত্য প্রতীহারকে কহিলেন, আমরা খাষ উপস্থিত হইরাছি, তুমি গিয়া মহারাজ রামকে এই কথা জানাও। নীতিনিপ্রণ ইঞ্গিতজ্ঞ স্ক্রীল স্বদক্ষ ধীরস্বভাব প্রতীহার অগস্ত্যের বাক্যে শীন্ত রামের নিকট গিয়া কহিল, রাজন্ ! মহর্ষি অগস্ত্য খ্যিগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রনিবামাত্র রাম প্রতিহারকে কহিলেন, তুমি নিবিধ্যে তাঁহাদিগকে এই স্থানে লইয়া আইস।

তাহ্যাদগকে এই স্থানে লহন্ত্রা আহস।
তান্তর প্রাতঃসূর্যকালিত খাষিগণ রাজ্যনার প্রবেশ করিলেন। রাম তাহাদিগকে দেখিবামান্ত কৃতাঞ্জলিপটে দশ্লাকান ইইলেন এবং পাদাঅর্ঘ শ্বারা
তাহ্যাদগকে অর্চনা ও সাদরে গোটাসবেদনপ্রেক উপবেশনার্থ স্বর্গখাচত
কুশাস্তীর্ণ ও মৃগচর্মবৃত্ত আহ্বা স্পিলেন। খাষিগণ মর্যাদান্সারে উপবেশন
করিলে রাম উহ্যাদগের কুশক্ষ বিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজন্!
আমরা সৌভাগাক্তমে যখন ক্রিকেনিংশন্ত্র ও কুশলী দেখিতেছি তখন আমাদের কুশল। আমাদের সোভাগাঁ√র্যে তুমি সর্বলোকভীষণ রাবণকে প্রেপোরের সহিত বধ করিয়াছ। তাহাকে বধ করা তোমার পক্ষে অবশ্যই সামান্য কথা, তুমি ধন,ধারণ করিলে নিশ্চয় গ্রিল্যোক পরাজিত হয়। তথাচ আমাদেরই পরম ভাগ্য যে রাবণ সবংশে বিনন্ট হইয়াছে—আজ আমরা জানকীর সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিডেছি-এবং হিতকারী লক্ষ্যণ ও মাতৃগণের সহিত তোমাকে সুখী দেখিতেছি। আমাদের পর্ম ভাগ্য যে প্রহস্ত, বিকট, বির্পাক্ষ, মহোদর ও অকম্পন বিনম্ট হইরাছে। এই প্রথিবীতে যাহার দেহপ্রমাণের তুলনা নাই সেই কুল্ডকর্ণ এবং গ্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক নিহত হইয়ছে। কিন্তু বলিতে কি, রাবণকে বধ করা ত তোমার পক্ষে সামান্য কথা; তুমি ইন্দ্রজিতের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভাহাকে যে বিনাশ করিয়াছ এইটিই আমাদের পরম ভাগ্যা কালস্যোতের ন্যায় অদৃশাভাবে যে ধাবমান হইত, আমাদের পরম ভাগ্য তুমি তাহার শরকধন হইতে মৃত্ত ও জয়ী হইয়াছ। আমরা তাহারই বধসংবাদে তোমাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। সে মায়াবী ও সকলের অবধা। তাহার বিনাশের কথা শানিয়াই আমাদের যারপরনাই বিস্ময় উপস্থিত। রাজন্! আমাদিগকে এই পবিব্ৰ জভয়দানপূৰ্বক তোমার জয়জয়কার হইয়াছে।



রাম ঋষিগণের এইর্প বাকো অত্যত বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, ভগবন্! আপনারা কুশ্ভকর্ণ ও রাবণকে ছাড়িয়া কি জন্য ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিতেছেন? মহোদর, প্রহুল্ড, বির্পাক্ষ, মত্ত, উন্মন্ত, দেবাল্ডক, নরাল্ডক, অতিকার, ত্রিশরা ও ধ্যাক্ষকে ছাড়িয়া কি জন্য ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিতেছেন? ভাহার কির্পে প্রভাব? বল ও পরাক্রম কেমন এবং কি কারণেই বা সে রাবণ অপেক্ষা অধিক? আমি আপনাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি না, কিন্তু যদি এই কথা বালবার কোন বাধা না থাকে এবং যদি ভাহা আমার শ্নিবার যোগ্য হয় ভাহা হইলে বল্লন, শ্নিব। ঐ রাক্ষস কির্পে বরলাভ ও ইন্দ্রকে পরাজয় করে এবং পিতা না হইয়া প্রই বা কেন প্রবল হইল?

**দ্বিতীয় সর্গ ॥ মহর্ষি অগস**ত্য কহি*লেন,* রাম! অগ্রে রাক্ষসরাজ্ব রাবণের <mark>কুল</mark> জন্ম ও বরপ্রাণ্ডির কথা উল্লেখ করা আবশ্যক, পরে আমি ইন্দ্রজিতের বল-বীর্য এবং যে নিমিত্ত সে শনুরে অবধ্য ও বিজয়ী তাহা বলিব। সতাযুগে প্লেস্ত্য নামে এক ব্রহ্মার্য ছিলেন। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র এবং সর্বাংশে ব্রহ্মারই অনুরূপ। ধর্ম ও সদাচারবলে তাঁহার যে-সমস্ত সদ্গুণ জনিয়য়াছিল তাহা বর্ণনা হুরা যায় না; তিনি ব্রহ্মার পরে এই বলিলেই তাঁহার গ্রেপর পরিচয় হইল। ফলতঃ ব্রহ্মার পত্র বলিয়াই তিনি দেবগণের আদরণীয় ছিলেন। ঐ মহাত্মা মহাগিরি সুমেরুর পাশের্ব ভূণবিন্দুর আশ্রমে তপঃপ্রসংগে বাস করিতেন। তিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার অবস্থানকালে অপ্সরা, ঋবি, নাগ, ও রাজবিকিন্যারা ঐ আশ্রমে আসিয়া ক্রীড়া করিত। কানন স্ক্রম্য এবং সকল ঋতুতেই উপভোগ্য, এই জন্য তাহারা নিয়তই তথায় আসিত এবং কৈছ সঞ্গাঁত কেছ বাঁপাবাদন ও কেছ বা নৃত্য করিয়া ঐ তাপসের বিঘ্যাচরণ করিত। তখন প্রশাসভাদেব এইর্প তপোবিঘা দর্শনে রুখ্ট হইরা কহিলেন, অতঃপর বে আমার দুণ্টিপথে পড়িবে তাহারই গর্ভ হইবে। তদবধি ঐ সমস্ত রমণী ব্রহ্মশাপভরে তথার আর বাইত না। কিন্তু রাছ্রবি তুর্গবিন্দরে কন্যা এই রমণা রক্ষাণাপভরে তথার আর বাহত না। কেন্তু রাছার ত্ণাবন্দর কন্যা এই কথার বিন্দ্রিসর্গ কিছুই জানিতেন না। তিনি একান এ আশ্রমে গিয়া নির্ভরে বিচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু ঐ দিবস তথার তিনির কোন স্থাকেই উপস্থিত দেখিতে পাইলেন না। তংকালে প্রস্কৃত্যদেব ক্রেদপাঠ করিতেছিলেন। রাজবিধিকায় ঐ বেদশ্রতি শ্রবণ ও মর্নাকে ক্রেদ্যা করিতেছেন এই অবসরে সহসা গর্ভাককণালানতা হইলেন এবং তাঁহকে বাংগা পান্ত্রবর্গ হইয়া উঠিল। তিনি আপনার এই বৈশক্ষণা দর্শনে অত্যতি ভীত হইলেন এবং এ আমার কি হইল। এই ভাবনা ও ভয়ে পিতার তার্ত্রের প্রবেশ করিলেন। তথন রাজবিধি ত্ণবিদ্দর্কন্যাকে তদবন্ধ দেখিয়া ক্রিক্রাসলেন, বংসে! তোমার আকার কির্পে কন্যাকালের অসদ্শ হইয়া উঠিল? কন্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া দীনম্থে কহিলেন, পিতঃ! আমার আকার কেন যে এইরপে হইল আমি কিছুই জানি না। আমি স্থীদের আন্বেষণ প্রসঙ্গে একাকী মহার্য প্রলম্ভোর আশ্রমে গিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বেদপাঠ শর্নিতেছি এই অবসরে আমার এইর প রুপবৈপরীত্য ঘটিয়াছে। পরে আমি অতিমাত্র ভাঁত হইয়া এই স্থানে আইলাম।

তথন তপঃশ্রীসম্পন্ন রাজার্য তৃণবিন্দ্ ধ্যানম্থ হইরা দেখিলেন ইহা প্রদাস্ত্যেরই কর্ম। তিনি তপোবলে অভিসম্পাত-ব্রান্ত সমস্তই জানিতে পারিলেন এবং তংক্ষণাং কন্যার সহিত প্রদেশ্যের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমার এই কন্যা গ্রেথতা, এই ভিক্ষা স্বরং উপস্থিত, আপনি ইহাকে গ্রহণ কর্ন। তপশ্চর্যায় আপনার ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলে আমার এই কন্যা নিয়ত আপনার শৃশুষ্যা করিবে।

তখন মহর্ষি প্লেম্ডা ত্ণবিশন্র কন্যাগ্রহণে সম্মত হইলেন। ত্ণবিশন্ত উ'হাকে কন্যাদান করিয়া স্বীয় আপ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে কন্যা আপনার গ্লে ভর্তাকে তুণ্ট করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহর্ষি প্লেম্ডা উ'হার স্বভাব ও চরিত্রে সন্তুণ্ট হইলেন এবং প্রীতমনে কহিলেন, দেবি! আমি তোমার গ্লে অভান্ত পরিতুশ্ট হইয়ছি, অভএব আজ ভোমায় আত্মসম প্রপ্রদানে ইচ্ছা করিতেছি। সে পিতামাভার বংশধর ও পোলম্ভা নামে প্রসিম্ধ হইবে। আমার স্বাধ্যায়কালে তুমি বেদপ্রতি শ্লিনয়ছিলে।, অভএব সেই প্রের নাম

বিশ্রবা হইবে।

মহার্য হ্র্টমনে এইর্প কহিলে রাজ্যিকিন্য অনতিকালমধ্যে বিশ্রবা নামে এক পরে প্রস্ব করিলেন। এই বিশ্রবা ত্রিলোকপ্রসিন্ধ, যশস্বী ও ধার্মিক। তিনি বেদস্ক, সমদশ্যী, সদাচার ও রক্ষনিষ্ঠ। বিশ্রবা পিতারই ন্যায় তপঃপ্রয়গ ছিলেন।

তৃতীয় সাগ । অনন্তর প্লাস্ত্যপত্ত বিশ্রবা অচিরকালমধ্যেই পিতার ন্যায় তপঃপরায়ণ ইইলেন। তিনি সত্যনিন্ঠ, স্থাল, স্বাধ্যায়সম্পল্ল, ধার্মিক ও পবিশ্রুস্বভাব।
কোনর্প ভোগেই তাঁহার আসন্থি ছিল না। মহর্মি ভরদ্বাজ বিশ্রবার এইর্প
ধর্মনিষ্ঠার কথা দর্নিয়া কন্যা দেববর্গিনীকে পত্নীর্পে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান
করিলেন। বিশ্রবা ধর্মান্সারে উত্থাকে বিবাহ করিয়া হার্ছাচিন্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রসিন্ধ ব্রিধিযোগে ভাবী প্রের শ্রেয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুনিনের
মধ্যে দেববর্গিনীর গর্ভে মহর্ষির একটি প্রে হইল। ঐ প্রে শ্রমদ্মাদিগ্রেণ
ভ্রিত বর্ষিবান ও পরম অভ্ত্ত। মহর্ষি প্লাস্ত্য বিশ্রবার প্র দর্শনে সন্তুণ্ট
হইলেন এবং উহার শ্রেয়ন্করী ব্রন্ধি দেখিয়া ভাবিলেন কালে এই প্রে ধনাধ্যক্ষ
হইবেন। পরে তিনি দেব্যিগণের সহিত সমবেত তিয়া উহার নামকরণ করিলেন,
কহিলেন এই বালক বিশ্রবার পত্র এবং স্ক্রিশ তাঁহারই অন্র্ন্প, স্ত্রাং
ই হার নাম বৈশ্রবণ হইল।

বৈশ্রবণ তপোবলে হৃত হৃত্যশক্ষ্ণে নারে ক্রমণঃ বিধিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ধর্মই পরম গতি, আমি ক্রাচরণ করিব। পরে তিনি মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বহুকাল ধরিয়া ক্রেরি নিরমে তপ্স্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমণঃ সহস্র বংসর অতীত হইয়া ক্রিনে। তিনি কখন জলপান কখন বার্ভক্ষণ এবং কখন বা অনাহারে কালম্পিন করিতে লাগিলেন। এইর্পেও আর এক সহস্র বংসর এক বংসরবং অতীত হইল। তখন ভগবান বন্ধা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তাহার নিকট উপ্পিথত হইয়া কহিলেন, বংস! আমি তোমার এই কঠোর ধর্মসাধনে পরিতৃষ্ট হইয়াছি। তোমার মণ্সল হউক, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, তুমি বরপ্রদানের উপযুক্ত পাত।

বৈশ্রবণ কহিলেন, ভগবন্! আমার ইচ্ছা যে আমি আপনার প্রসাদে লোক-পালার ও ধনাধিপতির লাভ করি। রক্ষা হৃষ্টমনে কহিলেন, বংস! তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। আমি যম ইন্দ্র ও বর্ণ এই তিন লোকপালা স্থিত করিয়া চতুর্ঘকে স্থিত করিতে উদাত হইরাছি। এক্ষণে তুমি অভীষ্ট পদ প্রাণত হও, এবং ধনাধিপতি হইয়া থাক। ঐ তিনজন লোকপালের মধ্যে তুমিই চতুর্থ হইলে। এই যে স্যাসকলাশ গৃংশক রথ, তুমি গমনাগমনের জন্য ইহাও লও এবং সারগণের সমান হইয়া থাক। আমরা তোমাকে দুইটি বর দিয়া কৃতার্থ হইলাম, তোমার মধ্যল হউক, এক্ষণে স্ব-স্ব স্থানে প্রতিগমন করি। এই বলিয়া রক্ষা স্বরগণের সাহিত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বৈশ্রবণ কৃতাঞ্চলিপন্টে পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি সর্ব-লোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার বসবাসের কোন স্থান নির্দেশ করিয়া দেন নাই, এক্ষণে আপনিই দেখন আমি কোথায় সন্থে থাকিতে পারি। যথায় কাহারও কোনরূপ বিঘা না হয় আমাকে

এমন একটি স্থান নির্বাচন করিয়া দিন।

ধর্মজ্ঞ বিশ্রবা কহিলেন, বংস! শুন; দক্ষিণ মহাসম্দ্রের তীরে গ্রিক্ট নামে এক পর্বত আছে। ঐ পর্বতের শিষরদেশে দেবশিশপী বিশ্বকর্মা রাক্ষসগণের জন্য লংকা নামে এক প্রবী নির্মাণ করিয়াছেন। উহা অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় ও স্প্রশশত। বংস! তোমার মধ্যল হউক, এক্ষণে তুমি সেই লংকায় গিয়া বাস কর। রাক্ষসেরা বিশ্বর ভয়ে ঐ প্রবী পরিত্যাগ করিয়াছে। উহা স্বর্ণপ্রাকার-বেন্টিত, ষন্তবন্ধ, শন্তে শোভিত এবং স্বর্ণ ও বৈদ্র্শময় তোরণে অলংকৃত। রাক্ষসেরা ঐ প্রবী পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে উহা শ্ন্য, কেইই উহার প্রভেন্ নাই, অতএব তুমি সেই লংকায় গিয়া বাস কর। তুমি তথায় নিবিছা পরম স্কুষে থাকিতে পারিবে। সেই ন্থানে থাকিলে কাহারও কোনর্প বিঘাসম্ভাবনা নাই।

অনশ্তর ধনাধিপতি পিতৃনিদেশে বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ঐ সাগরবিষ্টত লংকায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনে অনতিকালমধ্যে উহা ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে প্রুপকে আয়েহেণ করিয়া পিতামাতার নিকট আগমন করিতেন। দেবতা ও গন্ধবেরা তাঁহার স্কৃতিবাদ এবং অপ্সরাসকল তাঁহার আলয়ে নৃত্যগাঁত করিত।

চতুর্থ সর্গ ॥ রাম অগান্তার কথার অত্তি বিশ্বিত ইইয়া জিল্লাসিলেন, ধনাধিপতি কুবেরের বাস করিবার প্রে কিন্তু পাণকার রাক্ষসগণের অবস্থান কির্পে সম্ভবপর ইইতেছে? তিনি শির্দুর্বিত করিয়া অণিনকল্প মহর্ষি অগান্তার প্রতি মুহ্মাহ্ দ্ভিপাতপূর্বক স্কেট্রিত করিয়া অণিনকল্প মহর্ষি অগান্তার প্রতি মুহ্মাহ্ দ্ভিপাতপূর্বক স্কেট্রিত করিয়া অণিনকল্প মহর্ষি অগানেরার প্রই লংকা রাক্ষসগণের অধিকারে ভিন্তু আপনার এই কথা শ্নিয়া আমার যারপরনাই বিশার জান্ময়াছে। আমার শ্নিয়াছি, রাক্ষসেরা প্রশৃত্যবংশে উৎপন্ন ইইয়াছে, কিন্তু আপনার কথায় বোধ হয় যেন তাহাদের ঐ বংশে জন্ম নয়। উহায়া কি য়বেণ, কুম্ভকর্গ, প্রহুত্ত, বিকট ও ইন্দ্রজিং প্রভৃতি বীরগণের অপেক্ষা প্রবল? উহাদের বীলপুর্ব্য কে? তাহার নাম কি এবং কোন্ অপরাধেই বা বিক্র লঙ্কা হইতে ঐ সমন্ত রাক্ষসকে তাড়াইয়া দেন? ভগবন্! আপনি স্বিন্তরে এই সমন্ত বলনে এবং স্ব্রু যেমন অন্ধকার নিরাস করেন সেইর্প আমার কোত্হল দ্র কর্ন।

অগসত্য কহিলেন, রাজন্! প্রজাপতি রক্ষা অগ্নে জল স্থি করিয়া জলের রক্ষাবিধনোর্থ প্রাণিগণকে স্থি করিলেন। প্রাণিগণ সৃষ্ট হইবামাত্র রক্ষার নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমরা ক্ষাংপিপাসার কাতর হইয়াছি, এক্ষণে কি করিব।

রন্ধা হাস্যমুখে উহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই জলকে রক্ষা কর। তখন ঐ সমসত প্রাণীর মধ্যে কেহ কহিল, 'রক্ষাম' আমরা রক্ষা করিব, কেহ কহিল, 'যক্ষাম' আমরা পূজা করিব। তখন প্রজাপতি ঐ ক্ষুংপিপাসার্ত প্রাণিগণের এইর্প কথা শ্রনিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষাম' বলিল তাহারা রাক্ষস হউক। আর বাহারা 'যক্ষাম' বলিল তাহারা যক্ষ হউক।

রাজন ! ঐ সমস্ত কক্ষ-রাক্ষ্যের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে মধ্বকৈটভতুলা দুই দ্রাতা উৎপন্ন হয়। এই দুই দ্রাতার মধ্যে প্রহেতি অভ্যন্ত ধার্মিক ; সে

তপোবনে গমন করিল এবং মহামতি হেতি বিবাহাথী হইয়া যমের ভগিনী ভয়া নাম্নী এক মহাভয়া কন্যাকে বিবাহ করিল। ঐ ভয়ার গভে হেতির বিদ্যুংকেশ নামে এক প্রে জন্মে। স্থাসভকাশ বিদ্যুংকেশ জলমধ্যে পদ্মের ন্যায় দিন দিন বিধিত হইতে লাগিল। তাহার যৌবনকাল উপস্থিত। তখন হেতি উহার উপযুদ্ধ বয়স দেখিয়া বিবাহ দিতে উদ্যুত হইল এবং স্থোর যেমন সন্ধ্যা সেইর্প সন্ধ্যা নামে কোন এক রাক্ষসীর কন্যাকে প্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। তখন সন্ধ্যা কন্যাকে অবশ্যই পাচসাং করা কর্তব্য এই ভাবিয়া বিদ্যুংকেশকে কন্যা দিল। ঐ কন্যার নাম সালকটভকটা। ইন্দ্র যেমন শচীলাভে স্থা হইয়াছিলেন, বিদ্যুংকেশ সেইর্প উহাকে লাভ করিয়া স্থা হইল। কিয়ংকাল অতাত হইলে সম্মুদ্ধ হইতে মেঘ যেমন গর্ভধারণ করে, সেইর্প বিদ্যুৎকেশের ঔরসে সালকটভকটা গর্ভধারণ করিল এবং মন্দর পর্বতে গিয়া জাহ্বী যেমন অশ্বিজ গর্ভ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইর্পে গর্ভ ত্যাগ করিয়া প্নবার পতির সহিত পরম স্থে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে ঐ শারদশশাণকস্পর শিশ্ব এইর্পে পরিত্যক্ত হইয়া ম্থমধ্যে ম্বিট প্রদানপ্রক ম্দ্র ম্দ্র বেরাদন করিতে লাগিল। ঐ সময় ভগবান র্ব দেবা পার্বতার সহিত ব্যবহনে ব্যোমমার্গে গমল জরিতেছিলেন, সহসা ঐ শিশ্ব রোদনশব্দ তাঁহাদের কর্ণকৃহরে প্রবিশ্ব ইল। দেখিলেন রাক্ষসশিশ্ব ভ্রেদন করিতেছে। তল্পর্ণনে পার্বতার মনে দয়ার সণ্টার হইল। র্ব উহার প্রিমকামনায় ঐ শিশ্বকে মাতার ব্রেদ্ধের অন্বর্গ করিলেন এবং উহাকে অমরম প্রদান করিয়া কহিলেন, এই বিশ্ব আমার বরে আকাশে পর্যটন করিতে পারিবে। পার্বতাও কহিলেন, অই বিশ্ব অবিধ রাক্ষসাগণের সদা গর্ভধারণ সদা সন্তানপ্রসব এবং সদাই সন্তানপ্রস্থা মাতৃত্বা বয়স লাভ হইবে। ঐ রাক্ষসকুমারের নাম স্বকেশ, সে শিবের বিকরণ উৎকৃষ্ট প্রালাভ করিয়া বরদানগর্বে বিচরণ করিতে লাগিল।

পশুদ দর্গ । বিশ্ববেস, সমকাশ্তি গ্রামণী নামক এক গণ্ধর্বের দেববতী নামে রুপ্যোবনশালিনী হিলোকবিখ্যাতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা ছিল। গ্রামণী স্কেশকে লব্ধবর ও ধার্মিক দেখিয়া তাহার হলেত রাক্ষসপ্রার ন্যায় দেববতীকে সম্প্রদান করিল। নির্ধানের যেমন ধনলাভে সম্প্রেন, দেববতী দৈববরে ঐশ্বর্যবান পতি স্কেশকে পাইয়া সেইর্পই সম্ভূণ্ট হইল। স্কেশও অঞ্চনাসম্ভূত হস্তী যেমন করেণ্র সহিত সেইর্প ঐ দেববতীর সহিত সমাগত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

কিয়ংকাল অতীত হইলে মাল্যবান স্মালী ও মহাবল মালী স্কেশের এই তিন প্র জন্মে। এই তিন রাক্ষস অভিনয়ের ন্যায় তেজস্বী, প্রভা মন্ত্র ও উংসাহ এই তিন মন্ত্রের ন্যায় উপ্র এবং বাতপিত্ত ও কফজ তিন ব্যাধির ন্যায় মহাভয়ানক। স্কেশের এই তিন পর্ব উপ্রেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বির্ধিত হইতে লাগিল। পরে উহারা পিতার বরপ্রাভিত ও তপোবলে ঐশ্বর্ধলাভের কথা জানিতে পারিয়া তপোন্তানের নিমিত্ত দ্টানশ্চয়ে স্ক্রের্ পর্বতে গমন করিল এবং কঠোর নিয়মপর্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল। উহাদের সত্য সরলতা ও শানিত-সহকৃত অলোকসামান্য তপাঃপ্রভাবে দেবাস্বের মন্ত্রা সকলেই আকুল

হইয়া উঠিব।

অনশ্তর চতুর্ম খ রক্ষা ইন্দাদি দেবগণের সহিত বিমানযোগে ঐ তিন রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, অনিম তোমাদের তপস্যায় পরিতৃষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন ঐ তিন রাক্ষস কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্লেকর ন্যায় কম্পিত দেহে কহিল, ভগবন্! যদি আপনি আমাদের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর দিন যে, যাহাতে আমরা অজের চিরজাবী প্রভা ও পরস্পর অন্রক্ত হই। রাক্ষণ-বংসল বন্ধা উহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া বন্ধলোকে প্রস্থান করিলেন।

পরে ঐ তিন রাক্ষস বরলাভে নির্ভার হইরা স্বাস্বদিগকে উংপীড়ন করিতে লাগিল। নারকী ধেমন পরিত্যাশের জন্য কাহারও আশ্রয় পায় না, সেইর্প ঋষি দেবতা ও চারণগণ এই বিপদ হইতে পরিত্যাণ করিতে পারে এর্প আর কাহাকেই পাইলেন না।

একদা ঐ সমস্ত রাক্ষস দেবশিক্পী বিশ্বকর্মার নিকট উপস্থিত ইইয়া হ্ন্টমনে কহিল, ওজস্বী তেজস্বী বলবান মহান্ দেবগণের গৃহনির্মাণ তুমিই দ্বক্ষমতার করিয়া থাক। এক্ষণে আমাদিগেরও মনোমত একটি গৃহ প্রস্তৃত করিয়া দেও। হিমালয় স্মের্ বা মন্দর পর্বতে হউক আমাদিগের জন্য মহেশ্বরের গৃহতুল্য একটি প্রশাস্ত গৃহ প্রস্তৃত করিয়া দেও।

বিশ্বকর্মা কহিলেন, দক্ষিণ সম্দ্রের তারে হিস্কুট নামে এক পর্বত আছে।
স্বেল নামে উহারই অন্র্প আর একটি পুঠি তথার দৃষ্ট ইইয়া থাকে। ঐ
পর্বতের মধ্যশিখর মেঘাকার, পক্ষিণণের ইপ্রাপ্য এবং উৎকাল্য শ্বারা ছিল।
তোমাদের যদি মত হয় তাহা হইলে বিশ্বনির উপর লংকা নামে এক
শ্বর্ণময় প্রী নির্মাণ করিতে পৃথি উহা তিশ বোজন বিশ্তাণ, শত যোজন
দখি, শ্বর্ণপ্রাকারে বেন্টিত ও বিশ্বতারণে শোভিত হইবে। রাক্ষসগণ! অমরাবতীতে যেমন ইন্দ্রাদি দেবের্গ বাস করেন, তোমরা তদ্র্প সেই প্রাতে পরম
স্থে বাস করিও। তোমরা বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ঐ লংকাদ্রণ আশ্রয়
করিলে নিশ্বয় প্রতিপক্ষের অজেয় হইয়া থাকিবে। পরে স্রেশিশ্পী বিশ্বকর্মা
লংকাপ্রী নির্মাণ করিলে রাক্ষসগণ বহুসংখ্য অন্তরের সহিত তথার গিয়া
বাস করিল।

ঐ সময় নম'দা নাম্নী কোন এক গশ্ধবাঁ ছিল। তাহার ছাঁ, শ্রা ও কাঁতি তুল্যা পর্শ চন্দ্রাননা তিন কন্যা। নম'দা ভগদৈৰত নক্ষত্রে মালাবান স্মালা ও মালার সহিত জ্যোষ্ঠাদিক্তমে উহাদের বিবাহ দিল। রাক্ষ্যেরাও কৃতদার হইয়া অস্বরা-দিগের সহিত দেবভার ন্যায় পরমস্থে বিহার করিতে লাগিল।

মালাবানের ভাষার নাম স্কেরী। উহার গতে বজুম্নিট, বির্পাক্ষ, দ্মর্থ, স্কেত্যা, যজকোপ, মন্ত ও উন্মন্ত এই করেকটি পরে এবং অনলা নাননী এক কন্যা জন্ম। স্মালীর প্রাণাধিকা পদ্দী কেতুমতী। উহার গতে প্রহুত, অকম্পন, বিকট, কালিকাম্ব, ধ্যাক্ষ, দম্ভ, স্পাম্ব, সংস্থাদি, প্রথম ও ভাসকর্ণ এই সমস্ত প্রে এবং রাকা, প্রেপাংকটা, কৈক্সী ও কুম্ভীনসী এই চারি কন্যা জন্মে। মালীর ভাষা পদ্মপলাশলোচনা বস্দা। উহার গতে অনল, অনিল, হয়, সম্পাতি কেবলমার এই করেকটি পরে জন্মগ্রহণ করে। তথন মালাবান প্রভ্তি প্রাত্রর বহ্মপ্রে পরিবৃত্ত হইয়া বীর্ষদর্শে দেব দেবেন্দ্র শবি নাগ ও যক্ষগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ইহারা বায়ুর ন্যায় শীল্পামী, যমের ন্যায়

তেজস্বী, বরলাভে গবিভি এবং বজ্ঞাদির উচ্ছেদকর।

বন্ধ সার্গ । ইত্যবসরে দেবতা ও খাষিগণ ঐ সমস্ত রাক্ষসের উপদ্রবে ভণিত হইরা দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। উহারা জগতের স্থিটিস্থিতিসংহার-কর্তা, নিত্য, অব্যক্ত, সকল লোকের আধার, সকলের আরাধ্য পরম গ্রের, ভগবান হিলোচনের নিকট উপস্থিত হইরা কৃতাজালপ্রটে ভরগদ্গদবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! স্কেশের প্রেগণ রক্ষার বরে উদ্দৃশ্ত হইরা প্রজাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। আমাদিগের দৈব পৈত্য কার্যের আশ্রের আশ্রের আশ্রেমস্থানসকল জগন করিতেছে। আমাদিগের স্বর্গত্যুত করিরা তাহাদিগের ন্যার স্বর্গে ক্রীড়া করিতেছে। আমি বিক্র, আমি রন্দ্র, আমি রক্ষা, আমি রক্ষা, আমি বর্ণ, আমি চন্দ্র, আমি স্বর্গ উহারা আপনাদিগকে এইর্গ মনে করিরা ব্লেধাৎসাহে আমাদিগকে গাঁড়ন করিতেছে। অতএব দেব! আমরা অতানত ভণিত হইরা তোমার শরণাপান হইলাম, তুমি আমাদিগকে অভর দান কর এবং ভামম্বর্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ সমস্ত দেবকণ্টককে অবিলন্ধে বিনাশ কর।

তথন জটাজ্টেধারী ভগবান র্দ্র স্বহস্তে স্কেন্ধ্র সংশলোপ করা অন্তিও মনে করিয়া দেবগণকে কহিলেন, স্রগণ! স্মার্ট্রী প্রভৃতি রাক্ষসগণ আমার অবধ্য, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পার্বিস্থা, কিন্তু বের্পে উহারা বিনন্ট হইবে আমি তাহার উপার স্থির করিয়া দিতেছি। তোমরা এই উদ্যোগেই বিষ্ণুর শরণাপত্র হও, তিনিই উহাদিন্তি বধ করিবেন।

অন্তর দেবগণ জয়জয় রবে রাষ্ট্রতবিক সম্বর্ধনা করিয়া শংশচত্রধারী বিশ্বর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উইাকে প্রণাম করিয়া বহুমানপূর্বক সসম্প্রমে কহিলেন, দেব! স্কেশের ডিকুটিশিখরস্থ দৃগম লংকপেরীতে থাকিয়া আমাদিগকে স্থান-শ্রুট করিয়াছে। তাহারা তিটুটিশিখরস্থ দৃগম লংকপেরীতে থাকিয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। অতএব তুমি আমাদের হিতোম্পেশে ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ কর। আমরা তোমার শরণাপত্র হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর। উহাদের মুসতক চক্রান্দ্রে করিয়া ফেল। এ সময় আমাদিগকে অভয়দান করে, তোমা ব্যত্তি এমন আর কাহাকেই দেখি না। অধিক আর কি, ঐ সমুসত মুদমন্ত রাক্ষসকে অনুচরগণের সহিত নিপাত করিয়া সূর্ব যেমন নীহারজাল নিরাস করেন, সেইয়্প তুমি আমাদের ভয় দ্র কর।

তখন দেবদেব বিষণ্ দেবগণকে কহিলেন, স্রগণ! আমি র্দ্রের বরে গবিঙি রাক্ষস স্কেশকে জানি এবং মাল্যবান খাহাদের সর্বজ্ঞান্ঠ স্কেশের সেই প্রগণকেও জানি। আমি ঐসকল হিতাহিতজ্ঞানশ্না নীচ রাক্ষসকে নিশ্চয় বিনাশ করিব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। দেবগণ বিষণ্তর এই বাক্যে পরিতৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে ক্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মালাবান দেবগণের এইর্প উদ্যোগের কথা শ্রনিয়া প্রাতৃশ্বরকে কহিল, দেখ, কষি দেবগণ ভগবান রুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের বধোশেশে কহিয়াছিলেন, দেব! স্কেশের প্রগণ বরলাভে গবিত হইয়া পদে পদে আমাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। আমরা সেই সমস্ত ঘোরর্প দ্রাত্মার ভযে দ্বগ্হে তিন্ঠিতে পারি না। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ কর এবং এক হ্ংকারে সকলকে দণ্ধ করিয়া ফেল।

র্দ্র দেবগণের এই কথা শর্নিয়া হস্তালোড়ন ও শিরঃকম্পনপর্থ ক কহিলেন, দেবগণ! স্কেশের প্রেরা আমার অবধা, এক্ষণে উহাদিগের বধোপায় কহিয়া দিতেছি, শ্ন। তোমরা শঙ্খচক্রগদাধারী পীতাম্বর হরির শরণাপ্তম হও। তিনিই তোমাদিগের অভীন্টসিম্থি করিয়া দিবেন।

তখন স্রগণ র্দ্রদেবকে অভিবাদনপূর্বক নারায়ণের নিকট গিয়া সমসত নিবেদন করিলেন। শ্নিরা নারায়ণ কহিলেন, দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না, আমি তোমাদিগের শার্সংহার করিব। দ্রাভূগণ! দেখ, নারায়ণ আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞার্ড হইয়াছেন, এক্ষণে কর্তব্য কি তাহা চিন্তা কর। হিরণাকশিপ্ প্রভ্তি দৈত্য দানবগণের মৃত্যু! নম্চি, কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, বহুমায়ী, লোকপাল, বমল, অর্জ্বন, হার্দিকা, শ্রুভ ও নিশ্রুভ এই সমসত মহাবল মহাবীর্য বীরেরা কখন পরাজিত হন নাই। ইহারা মায়াবী যাগ্যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সর্বাস্কুক্শল ও শার্গণের ভরপ্রা। বিক্রের হনেত ইহাদের মৃত্যু! তোমরা সমস্তই শ্নিলে, অতঃপর যাহা কর্তব্য বোধ হয়, কর। যিনি আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যুত হইয়াছেন, সেই নায়ায়ণকে জয় করা স্কুলিন।

সুমালী ও মালী মাল্যবানের এই কথা শানিয়া কহিল, আমরা অধ্যয়ন দান যজান,তান ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, নীরোগ ও দার্থার, হইয়া ধর্মস্থাপন করিয়াছি এবং অস্ক্রশন্ত ধারণপূর্ব ক অক্ষোভা স্বস্ক্রের অবগাহনপূর্ব ক অপ্রতিদ্বন্দানী শার্গণকে পরাজয় করিয়াছি; আমানের আবার মৃত্যুতে ভয়? নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র ও বম আমাদের সম্মুখীন হসতেও ভীত হন। কিন্তু দেখ, আমাদের উপর বিষ্কুর যে বিশেষভাব জন্ম জীবার বিশেষ কোন কারণ নাই, দেবগণের দোষেই তাহার মন বিচলিত হইয়া সৈই দেবগণকেই বিন্দু করিব।

াণকেহ বিনন্দ কারব। রাক্ষসেরা এইর্প মৃদুক্তি করিয়া যুম্ধঘোষণা করিল এবং জন্ভ, ব্রাদি মহাবীরের ন্যায় ক্রোধভরে চিতুর•গ সৈন্যের সহিত নিগত হইল। ঐ সমস্ত বলগবিতি রাক্ষস হস্তী অশ্ব রথ গর্দভ বৃষ উত্থ শিশ্মার সর্প মকর কছেপ মীন গর্ভাকার পক্ষী সিংহ ব্যাঘ্ন বরাহ স্মর ও চমরে আরোহণ করিয়া যুস্থার্থ লৎকা হইতে দেবলোকে যাত্রা করিল। লৎকানিবাসী দেবগণ লৎকার বিনাশকাল আসল্ল দেখিয়া ভীত ও বিমনা হইল। বহুসংখ্য রাক্ষসেরা যানবাহনে আরোহণ-পূর্বক দুতেগমনে সূরলোকে যাইতে লাগিল। ঐ সমস্ত দেবতাও ঐ যাত্রার উহাদের অনুসরণ করিল। রাক্ষসকুলক্ষয়ের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ ও প্রথিবীতে নানার্প ভীষণ উৎপাত কালের প্রেরণায় প্রাদ্ভিত হইতে লাগিল। মেঘসকল অস্থি ও উষ্ণ রম্ভ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাসমুদ্র উচ্ছলিত এবং পর্বত-সকল বিচলিত হইয়া উঠিল, ঘোরদর্শনি শিবাগণ ঘনগন্ধনিবৎ অটুহাস্য পরিত্যাগ-পূর্বক নিদার্ণ চিৎকার করিতে লাগিল, গ্রাগণ জ্বালাকরাল মুখে রাক্ষসগণের উপর সাক্ষাৎ কৃতান্তবৎ শ্রমণে প্রবৃত্ত হইল। রম্ভপাদ কপোত ও স্যারিকা দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল, কাক ও দ্বিপাদ বিড়াল চিংকার আরম্ভ করিল। বলগবিত রাক্ষসগণ মৃত্যুপাশে বন্ধ, তাহারা এই সমস্ত দার্ণ উৎপাত লক্ষ্য না করিয়াই ষ্ম্পার্থ প্রস্থান করিল। মাল্যবান, স্মালী ও মহাবল মালী এই তিনজন জনলত পাবকের ন্যায় সমস্ত রাক্ষ্যের অগ্রে অগ্রে চলিল। দেবতারা যেমন বিধাতাকে আশ্রয় করেন রাক্ষসেরা সেইরপে মালাবান পর্বতের ন্যায় অটল মালাবানকে আশ্রয় করিয়াছে। এইর্পে ঐ রাক্ষসসৈন্য মেঘবং ঘন ঘন সিংহনাদপ্র্বক

**अग्रमाভार्थ ए**परालाटक याहेरल नागिन।

এদিকে নারায়ণ দেবদ্তের নিকট রাক্ষসগণের এই ষ্মেশাদ্যোগের কথা শ্নিয়া ষ্ম্পার্থ করাং বিহুগরাজ গর্ডের উপর আরোহণ করিলেন। তাঁহার দেহে সহস্রস্থাবং উল্জ্বল দিবাকবচ, উভয়পাশ্বে শরপ্রে ত্ণাঁর, কটিতটে ব্লাব্ধনস্ত্র, হস্তে শণ্য চক্র গদা ও শাণ্য ধন্। ঐ শ্যামকান্তি পাঁতান্বর হরি সন্মের্শিথরে বিদ্যুক্জড়িত জলদের ন্যায় গর্ডবাহনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তংকালে সিন্ধ দেবার্য উরগ গন্ধব ও ষক্ষেরা উহার স্কৃতিবাদে প্রবৃত্ত। তিনি রাক্ষসগণের বিনাশবাসনায় শীঘ্র রণস্থলে অবতার্ণ হইলেন। গর্ডের পক্ষপবনে রাক্ষসগণের ফ্রিকাণ্ডত হইয়া উঠিল। উহাদের পতাকা ঘ্র্মান এবং অস্থাশন্ত চতুদিকে বিক্ষিণ্ড। তংকালে উহারা বিচলিত নীল প্রত্শিধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সশ্তম সর্গ ।। অনুশতর রাক্ষসর্প মেঘজাল ঘোর গর্জনসহকারে নারায়ণর্প পর্বতের উপর অস্তবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। নারায়ণ শ্যাম্কর্যিত ও নির্মাল, কৃষ্ণকায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে বৈষ্টন করিয়াছে, বোধ হইল বেন্দ্র ক্রসন্জাল অঞ্জন পর্বতকে ছোরিয়া ব্রিউপাত করিতেছে। তখন ক্ষেত্রে পঞ্চ তালর ন্যায়, বহিমধ্যে মশকের ন্যায়, মধ্যভাশেত দংশের ন্যায় এবং সম্দ্রে মংসের ন্যায় রাক্ষসনির্মান্ত শরসকল বায়্ব বল্ল ও মনোবং মহাবেগে বিক্র সেইসিধ্যে য্গাশ্তকালে বিশ্বরক্ষাশ্তবং প্রবেশ করিতে লাগিল। চতুরগা সেইসিংস্ব ন্যামবাহনে অন্তরীক্ষে থাকিয়া উ'হার উপর শরব্ণিট করিতেছে। ওকা প্রাণারাম আরা রাহ্মণ বেমন নির্ক্ত্রাস হন সেইর্প উহাদের শক্তি বিক্তি ও তোমর প্রহারে বিষ্ণানির্ক্ত্রাস হইয়া পড়িলেন এবং মংস্যাহত মহামের ন্যায় অটল থাকিয়া শাংগ ধন্ আকর্ষণ-প্রেক শরনিক্ষেপে প্রকৃতি ইইলেন। তাঁহার বক্তুসার মনোবংবেগগামী আকর্ষণ-আকৃষ্ট শাণিত শর নিক্ষিত হইবামাত্র রাক্ষসেরা খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। তখন বায়ুবেগ যেমন ব্লিউপাতকে দুরে অপসারিত করে সেইর্প বিষয় রাক্ষস-গণকে অপসারিত করিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত শৃত্থধর্নি করিলেন। পাণ্ডজন্য হিলোককে ব্যথিত করিয়া ভীমবলে নিনাদিত হইতে লাগিল। সিংহের গর্জন যেমন মদমত্ত হৃষ্তীদিগকে ব্যাথত করে সেইর্প ঐ শংখনিনাদ রাক্ষসগণকে ভীত ও বাথিত করিল। তংকালে অন্বেরা রণক্ষেত্রে আর ডিন্টিতে পারিল না, হস্তিসকল নিশ্চেণ্ট ও অসাড় হইয়া রহিল এবং বীরগণ হীনবল হইয়া রথ হইতে পতিড হইতে লাগিল। বিষ্কুর শরসকল বন্ধুসার : উহারা রাক্ষসগণের দেহভেদপূর্বক ভ্গতে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমশঃ বহুসংখ্য রাক্ষস বন্ধ্রাহত পর্বতবং রণস্থলে পতিত হইল। উহাদের দেহে বিষ্ণাচক্রক ব্রণমাখ হইতে পর্বতনিঃসাত গৈরিক ধারার ন্যায় রস্ত ছুরিটতেছে। বিষ্ণু কখন শৃত্থধর্কান কখন ধনুন্টত্কার ও কখন বা ঘোরতর সিংহনাদে প্রবৃত্ত। ঐ শব্দে ক্রমশঃ রাক্ষসগণের কোলাহলরব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি উহাদের কম্পিত কণ্ঠ শর ধনক ধন, রথ পতাকা ও ত্ণীর খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। উ'হার শরসকল সূর্য হইতে কঠোর রশ্মির ন্যার, সমাদ্র হইতে জ্বলপ্রবাহের ন্যায়, পর্বত হইতে হস্তীর ন্যায় এবং মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় শার্প্য ধন্ম ইইডে ভীমবেগে নিঃস্ত হইতে লাগিল। তথন হস্তী যেমন ব্যান্তের, ব্যান্ত যেমন দ্বীপীর, দ্বীপী যেমন কুরুরের, কুরুর যেমন বিড়ালের,

বিড়াল ষেমন সপের এবং সপ ষেমন ইন্দর্রের অনুসরণ করে, সেইর্প সর্বলোক-প্রভা বিশ্ব রক্ষেসগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বিশ্ব এইর্ণে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া প্রনর্বার শণ্থধর্নন করিলেন। রাক্ষসসৈন্সকল ভাঁহার শরপাতে ভাঁত ও শংখনিনাদে বিহ্নল। তাহারা রগে ভগা দিয়া লংকার অভিমুখে ধাবমান হইল।

রাক্ষসসৈন্য এইর্পে পলায়নে উদ্যত হইলে মহাবীর স্মালী বিষ্কৃতি আক্রমণ করিল এবং নীহাররাশি ঝেমন স্থাকৈ আচ্চার করে সেইর্প শর্রানকরে উহাকে আচ্চার করিয়া ফেলিল। তদ্দৃতে রাক্ষ্সগণের ভয় দ্র ও মনে থৈর্যের সন্থার হইল। স্মালী সকলকে প্রক্রীবিত করিয়া, ক্রোণভরে সিংহনাদসহকারে বিষ্কৃর সন্মাখীন হইয়া হস্তী ঝেমন শৃত্ত আস্ফালন করে সেইর্প অলভক্ত ভ্রুদ্ভ আস্ফালনপ্রেক বিদ্যুদ্ধভিত মেঘের ন্যায় মহাহর্ষে ঘন ঘন গর্জান করিতে লাগিল। বিষ্কৃ উহার সার্যাধর মস্তক দ্বিশুভ করিয়া ফেলিলেন। সার্যাধ বিনন্ট হইবামার উহার অধ্বসকল অব্যবস্থিত গতিতে বিচরণ করিয়ে লাগিল। ইন্দ্রির্প অশ্ব উদ্প্রান্ত হইলে মন্ত্রা ঝেমন অধীর হয় সেইর্প স্মালী অশ্বগণের ঐ অব্যবস্থিত গমনে অধীর হয়া উঠিল।

অন্তর মালী ধন্ধারণপ্রক রথ হইতে অক্ত্রণ হইরা বিজ্র প্রতি ধারমান হইল এবং উহার স্বর্গথিতি শর ক্রোঞ্প্রতে পক্ষিণণের নাম বিজ্র দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন জিতেনিক শ্রুব যেমন মানসী পাঁড়াম বিচলিত হন না তদুপ ভ্তভাবন ভগবান বিজ্ব উহার শরে কিছ্মাত্র বিচলিত হইলেন না। পরে তিনি শরাসনে উৎকৃতি প্রদানপ্রক মালীর প্রতি শরতাগ করিতে লাগিলেন। সপ্রো যেমন্ত্রীরেস পান করিয়াছিল সেইর্প বিজ্ব বছরিব বিজ্ঞান মান মালীর বেক্সিক স্বর্গ বিজ্ব বজুবিদ্যুংপ্রভ শর মালীর দেহে ক্রিব্রু হইয়া রক্তপান করিতে জাগিল। ক্রমশঃ বিষয় উহার কিরীট ধনজ ধন্য অন্বগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মালী রথদ্রণ্ট, সে গদা গ্রহণপ্রেক সারিশ্বণ হইতে সিংহের ন্যায় বিষয়ের প্রতি যাইতে লাগিল এবং কৃতান্ত যেমন রুদ্রকে এবং ইন্দ্র ষেমন ব্জ্রান্য ন্বারা পর্বতকে প্রহার করিয়াছিলেন তদুপ সে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ললাটে এক গদাঘাত করিল। গরুড় ঐ গদাঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইল এবং বিষাকে লইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তখন রাক্ষসগণের যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত। তন্দুন্টে বিষ, ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গরুড়ের উপর তির্যকভাবে অবস্থানপূর্বক মালীর বিনাশবাসনায় চক্রান্ত পরিত্যাগ করিলেন। ঐ কালচন্ত্রসদৃশ স্থামণ্ডলাকার বিষয়তক পরিতান্ত হইবামান্ত্র দ্বতেক্তে অন্তর্যাক প্রদীগত করিয়া মালীর মদ্তক দ্বিখন্ড করিল। মালীর রাহ্ম্ব্ডসদ্শ ঐ ভীষণ মৃত্ত রক্ত উদ্গার করিতে করিতে ভাতলে পড়িল। ভদ্দুটে দেবগণ হুটে হইয়া সাধুবাদপূর্বক সমস্ত প্রাণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তথন সমোলী ও মাল্যবান মালীকে বিনণ্ট দেথিয়া শোকাকুল মনে সসৈন্যে লংকার অভিমুখে ধাবমান **হইল। ঐ সম**র গর্ভেও আশ্বদত হইয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক পূর্ববং জোধভরে পক্ষপবনে রাক্ষসগণকে বিদ্যাবিত করিতে লাগিল। রণস্থল অভিমাত্র ভীষণ। কাহারও মস্তক চক্তে ছিল্ল, কাহারও বক্ষ গুলাঘাতে চূর্ণ, কাহারও গ্রীবা লাগ্গলে নিষ্পিন্ট, কাহারও মুম্বতক মুমলে ভগন, কেহ অসিপ্রহারে বভিত এবং কেহ বা নিশিত শরে তাড়িত। রাক্ষসগণ বিনণ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সমাদ্রে পড়িতে লাগিল। মেঘ হইতে যেমন বজু পতিত হত বিষয়ে শর সেইরূপ উহাদের উপর পতিত হইতে লাগিল। তখন উহাদের



মধ্যে কাহারও কেশজাল উন্মন্ত ও উন্ডান, কাহারও আতপত্ত ছিল্ল, কাহারও অস্ট্রহত হইতে স্থালিত, কাহারও সোমা বেশ বিপর্যস্ত, কাহারও অস্ট্রদেশ নিগতি এবং কাহারও বা নেত্র ভয়ে চণ্ডল। তংকালে রাক্ষসগণের মধ্যে কেইই আত্মপর বিচারে সমর্থ হইল না। সিংহানপাড়িত হস্তার ন্যায় বিজ্ব ভাষণ উৎপাড়নে উহাদের আত্রিব ও গতিবেগ একইর্প হইরা উঠিল। উহারা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ্রন্তি বায়্প্রেরিত কৃষ্মেঘের ন্যায় পলায়ন ক্রিক্তে লাগিল।

অন্টম সর্গ ॥ অন্তর বিষ্ণু সংগ্রামবিম্থ রাজ্মপুণকে বিনাশ করিতেছেন দেখিরা নাল্যবান সম্দ্র যেমন তীরভ্মিকে পাইরা ফিরিয়া আইসে সেইর্পে ফিরিল। উহার চক্ষ্ব ক্রেধে রন্তবর্ণ, কিরীট জিল, সে বিষ্ণুকে কহিল, বিষ্ণো! আমরা ভীত ও যুন্থে পরাংম্থ, তুমি বিকার নাচ লোকের ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ তথন প্রাচীন ক্ষাত্রম্য বিকের তোমার জানা নাই। যে বীর সংগ্রামবিম্থ ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া প্রাম্ব সভির করে সে প্রায়ানিদগের গতি লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি ক্রিমার যুদ্ধে একাল্ড অনুরাগ থাকে তবে এই আমি দাড়াইলাম, দেখিব তোমার কির্পে বলবীর্য আছে।

নারারণ কহিলেন, রাক্ষস! দেবতারা তোমাদের ভরে ভীত, আমি তাঁহাদিগকে অভ্যদানপূর্বক কহিয়াছি, রাক্ষসগণকে নির্মাল করিব, এক্ষণে সেই কার্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজের প্রাণ দিয়াও সর্বদা দেবগণের প্রিয়কার্য করা আমার কর্তব্য, স্তরাং তোমরা বদি পাতালেও প্রবেশ কর তথাচ আমি তোমাদিগকে বধ করিব।

তখন মাল্যবান রস্কোৎপললোচন বিশ্বর এই বাক্ষো অভ্যন্ত ক্রোধাবিন্ট হইয়া তাঁহার বক্ষে শান্ত প্রহার করিল। শান্তি নিক্ষিণত হইবামার দেহনিবন্ধ ঘল্টারবে চারিদিক মুখরিত করিয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের নাায় বিশ্বর বক্ষে শোভা পাইতে লাগিল। বিশ্বর সেই শান্তি উৎপাটনপূর্বক মাল্যবানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন উল্কা যেমন অল্পনপর্বতের প্রতি গমন করে সেইর্পে ঐ শান্তি মাল্যবানের প্রতি মহাবেগে যাইতে লাগিল এবং বল্ল ধেমন গিরিশ্ভেগ নিপতিত হয় সেইর্পে উহার হারশোভিত বিশাল বক্ষে পতিত হইল। শক্তিপ্রহারে মাল্যবানের বর্ম ছিল্লভিল, সে বিম্যোহত হইল এবং প্রনর্বার আশ্বন্ত হইয়া অচল পর্বতের ন্যায় স্পিরভাবে দাড়াইল। পরে সে এক কন্টকাকীর্ণ লোহময় শ্লে লইয়া নারায়পের প্রতি নিক্ষেপ করিল এবং ভাঁহাকে এক ম্নিউপ্রহার করিয়া ধন্ঃপ্রমাণ স্থানে অপস্ত হইল। তন্দ্রভৌ রাক্ষদেরা মহাহর্ষে উহাকে সাধ্বাদ করিতে লাগিল।

অন্তর মাল্যবান গর্ডকে প্রহার করিল। গর্ড ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায় যেমন শুৰুক পত্ৰকে অপসাৱিত করে সেইরূপ পক্ষপবনে উহাকে অপসাৱিত করিয়া দিল। তখন সমোলী মাল্যবানকে অপসারিত দেখিয়া সসৈন্যে লৎকার অভিমূখে প্রস্থান করিল। মাল্যবানও অতিমার লন্ধিত হইয়া সসৈন্যে লণ্কায় প্রবিষ্ট হইল। রাম! রাক্ষসগণ এইরূপ বারংবার বিষ্কৃর নিকট পরাস্ত এবং উহাদের অধিনায়কেরা তাঁহার হকেত বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে তাহারা বিষয়ে সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া লংকা পরিত্যাগপূর্বক সম্প্রীক পাতালপুরীতে বাস করিবার জন্য প্রস্থান করে। সালকটৎকটার বংশে এই সমস্ত প্রখ্যাতবীর্য রাক্ষসগণ স্মালীকে আশ্রর করিরাছিল। তুমি পৌলস্ত্য নামে যে সমস্ত রক্ষেসকে বিনাশ করিয়াছ, সমোলী মালাবান ও মালী বাহাদিগের গ্রেষ্ঠ, ভাহারা সকলেই রাবণ অপেক্ষা প্রধান। **শংশচক্রণদাধর** বিক**্ব** ব্যতীত আর কেহই এইসকল দেবকণ্টককে বিনষ্ট করিছে পারেন না। ভূমিই সেই সনাতন বিষয়, তুমি অঞ্জের ও অবিনা**শী, এক্ষণে রাক্ষ্যবধের জন্য ম**র্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছ। धर्मभर्यामा नष्टे इटेल भत्रभागज्यसम्म विकः मम्यावस्यत खना कात्म कात्म উৎপन्न হইয়া থাকেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তি বথাবৎ কীর্তন করিলাম। একণে সপত্র রাবণের জন্ম ও প্রত্যুক্তর কথা কহিতেছি, শ্বন। ষথন স্মালী বিষয়ের ভয়ে কাতর হইয়া প্রশ্রেক সহিত পাতালতলে বিচরণ করিতেছিল তংকালে কৃবের লংকার বাস ক্রিউট্লেন।

নৰম সগাঁ ॥ কিছুকাল পরে সুমান্ত রসাতল হইতে মত্যুলাকে বিচরণ করিতে লাগিল। সে জলদের ন্যার ক্ষেত্রীয় এবং তাহার কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল। সে অপন্যা প্রার নায় স্বর্ণীয় কন্যানে ক্ষেত্রীয় এবং তাহার কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল। সে অপন্যা প্রার নায় স্বর্ণীয় কন্যানে ক্ষেত্রীয় ক্ষেত্রীয় বিষয় করিতেছিল। ইতাবসরে দেখিল, ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থা হইয়া প্রুণক রখে আরোহণ-পূর্বক গমন করিতেছেন। সুমালী ঐ দেবতুলা অণিনকম্প কুবেরকে দেখিয়া বিসময়ভরে প্রন্বার রসাতলে প্রবেশ করিল। ভাবিল, এখন কি করিলে প্রেয়োলাভ হয় এবং কির্পেই বা আমাদের উন্নতি হইতে পারে। এই ভাবিয়া সে কন্যা কৈক্সীকে কহিল, বংসে! তোমার বিবাহযোগ্যকাল যৌবন অতীত হয়। প্রত্যাখানের ভরে এতদিন কেইই তোমাকে প্রার্থনা করে নাই। আমরা ধর্মবৃন্ধিপ্রেরত হইয়া তোমার বিবাহ দিবার জন্য যত্র করিতেছি। তুমি সর্বগৃণে গুণবতী এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় র্পবতী। দেখ, কন্যার পিতৃত্ব মানাথগিদিগের বড় কটকর। কন্যাকে যে কে প্রার্থনা করিবে কিছুই ব্রা যায় না, এই-ই কটে। কন্যা মাতৃকুল, পিতৃকুল ও ভর্তুকুলকে সভতই সংশ্রাক্রান্ত করিয়া থাকে। অতএব তুমি এক্ষণে প্রজাপতি ব্রন্ধার বংশোভ্ব ম্নিবর বিশ্রবাকে গিয়া প্রার্থনা কর। তুমি স্বরংই তাহাকে বরণ কর। তেজে স্বর্শ্বুলা কুবের ষের্পে সম্নিধ্শালী, বলিতে কি তোমার প্রত্রোও ঐর্প হইবে।

অনশতর কৈকসী মহার্ধ বিশ্রবা যথার তপস্যা করিভেছিলেন পিতৃনিদেশে তথার উপস্থিত হইল। ঐ সময় বিশ্রবা চতুর্থ অন্নির ন্যার অন্নিহোতের অনুষ্ঠান করিবিভিলেন। কৈকসী সেই দার্ণ কাল গণনা না করিয়াই ভাঁহার নিক্ট অবনতম্থে দাঁড়াইয়া রহিল এবং অঞ্চাষ্ঠান্ত দ্বারা ভ্রিম খনন করিতে লাগিল। তখন উদাবস্বভাব বিশ্রবা উহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভদুে! তুমি কাহার কন্যা?

কোথা হইতে আসিতেছ এবং তোমার প্রয়োজনই বা কি? আমার নিকট অকপটে সমস্তই বল।

কৈকসী কৃতা**ঞ্চলিপটে কহিল, তপোধন! আমার অভিপ্রা**য় আপনি স্বপ্রভাবে ব্রিয়া লউন। আমি পিতৃনিদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি, নাম কৈকসী। এতস্বাতীত আমি আপনাকে আর কিছুই বলিব না, আপনি ব্রিয়া দেখুন।

বিশ্রবা ধ্যানকথ হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার অভিপ্রায় ব্রাঝতে পারিলাম, তুমি প্রোথিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি যখন এই নিদার্ণকালে আসিয়াছ তখন তোমার গর্ভে দার্ণ দার্ণ্যকার ও দার্ণ-লোকপ্রিয় রাক্ষসেরা জন্মগ্রহণ করিবে।

কৈকসী কহিল, ভগবন্! আপনি রক্ষবাদী, আপনা হইতে আমি এইর্প দ্রাচার প্র প্রার্থনা করি না। আপনি আমার প্রতি প্রসম হউন।

বিশ্রবা পন্নর্বার কহিলেন, স্ফারি! তোমার গর্ভে সর্বশেষে যে পন্ন জান্মবে সে নিশ্চয় আমার বংশান্রপ ও ধার্মিক হইবে।

অনন্তর কৈকসী বথাকালে এক ভীষণ রাক্ষস প্রসব করিল। উহার মুসতক দুশ, হসত বিংশতি, বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যার কৃষ্ণ, ওন্ঠ আরম্ভ, দুল্ড বিশাল, মুখ প্রকাণ্ড এবং কেশ প্রদীণ্ড। ঐ পরে জন্মগ্রহণ ক্রিক্রমার মাংসাশী শিবাগণ জরালাকরাল মুখে বাম দিক আশ্রয় করিয়া মুখুল্ডে রৈ ঘুরিতে লাগিল। পর্জান্য রম্ভবৃতি করিতে লাগিলেন, মেঘের গর্জান অভিস্কিটোর, সূর্ব প্রভাহীন, ঘনঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে ভ্রিক্রিটা বারু প্রচণ্ডভাবে বহিতে লাগিল এবং অটল সমূদ্র উচ্ছলিত হইয়া উল্কিট্রা

অনন্তর বিশ্রবা প্রের নামক্র প্রবৃত্ত ইইরা কহিলেন, বখন এই বালকের প্রাবা দর্শটি তখন ইহার নাম প্রেরাবি ইইল। রাম! এই দশগ্রীবের পর মহাবল কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করে। ক্রমণাল বৈভাষণ কৈরসার তংপরে বিকৃতাননা শ্পতিথা জন্মগ্রহণ করে। ধর্মশাল বৈভাষণ কৈরসার শেষ প্রে। তিনি জন্মিবামার প্রশেব্দিট, অন্তরীক্রে দ্বন্তিধ্রনি এবং সাধ্বাদ উথিত হয়। দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ পিতার বনা আশ্রমে দিন দিন ব্যক্তিতে লাগিল। উহারা ন্বভাবদোৰে সকলেরই ক্রেশকর হইরা উঠিল। কুম্ভকর্ণ উন্মন্ত হইয়া ধর্মবংসল মহর্ষিগগ্রক ভক্ষণ ও অসন্তুট্ট মনে হিলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। আর বিভাষণ ধর্মপ্রায়ণ, জিতেশিরে, ন্বাধ্যায়সম্পন্ন ও মিতাহার্নী হইয়া কালক্ষেপ হরিতে লাগিলেন।

একদা ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনাথী হইরা প্রুপকরথে আরেহেণপ্রক ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসী কৈকসী স্বতেজঃপ্রদীপত কুবেরকে দেখিয়া দশগ্রীবকে কহিল, বংস! তৃমি তেজঃপ্রস্তকলেবর শ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া যাও। তোমাদের শ্রাতৃত্বসবন্ধ তুলার্প হইলেও দেখ, তুমি কি হইয়াছ। অতএব বংস! যাহাতে তৃমি কুবেরের অনুরূপ হইতে পার তদ্বিষয়ে যত্ন কর।

দশগ্রীর মাতার এই কথা শ্রানিয়া অত্যন্ত ইশাপরবশ হইল এবং কহিল, মাতঃ, সতাই প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি স্ববলে হয় দ্রাতা কুবেরের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক হইব। তুমি মনের দুঃখ দূর কর।

অন্তর দুমগুলি ঐ ক্রোধেই দৃষ্কর কার্যসাধনে অভিলাষী হইল। পরে তপোবলে অভাটিসিম্পি করিব এইর্প অধাবসায় করিয়া পবিত্র গোকপাশ্রমে প্রমন করিল। সে দ্রাতার সহিত তথার গিয়া তপোন্টানে প্রবৃত্ত হইল। উহার

তপস্যায় সর্বলোকপিতামহ রক্ষা সম্ভূষ্ট হইলেন এবং উহাকে জয়াবহ বর প্রদান করিলেন।

দশম সর্গাঃ অনন্তর রাম মহার্য অগস্তাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! রাবণ প্রভৃতি তিন দ্রাতা অরণ্যে কির্প তপস্যা করিয়াছিল?

অগশ্তা কহিলেন, রাজন্! রাবণ প্রভৃতি তিন দ্রাতা অরণ্যে নানার্প ধর্মানুষ্ঠান করে। কুশ্ভকর্ণ বন্ধসহকারে নিরত ধর্মপথে থাকিত। সে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাণিনর মধ্যবতী ইইয়া তপস্যা করিত, বর্ষার জলাধারার বীরাসনে বসিত এবং হিমাগমে নিরতকাল জলে বাস করিত। এইর্পে তাহার দশ সহস্র বংসর অতীত হয়। ধর্মশাল বিভাষণ একপদে পাঁচ সহস্র বংসর দাঁড়াইরা থাকেন। তাহার এই কঠোর নিরম পরিসমাশত ইইলে অশ্সরাসকল আনলে নৃত্য করে, অশ্তরীক্ষে প্রশেব্তি ইর এবং দেবতারা তাহার স্কৃতিবাদ করেন। পরে তিনি আর পাঁচ সহস্র বংসর স্থের অনুবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং শ্বাধ্যারে নিবিষ্টমনা হইয়া উধর্মাথে ও উধর্হন্তে অবস্থান করেন। স্বরলোকবাসী যেমন নন্দনবনে স্থেশ কালক্ষেপ করে, সেইর্প বিভাষণ এই দশ সহস্র বংসর স্থে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দশাননেরও নিরবছিল্ল অনাহারে ক্রি সহস্র বংসর অতীত হয়। প্রথম সহস্র বংসর পূর্ণ হইলে সে আপনার বিদ্বাহ্মদদন করিয়া অণিনতে আহুতি দেয়। এইর্প নয় সহস্র বংসরে তাহার ক্রিকি মন্তক্ হ্বতাশনে নিক্ষিণ্ত হয়। পরে দশম সহস্র বংসরে যখন সে দশ্লে ক্রিটি ছেদন করিতে উদ্যত হইল সেই অবসরে সর্বলোকপিতামহ ব্রুলা তারির নিকট উপন্থিত ইইলেন। তিনি অন্যান্য দেবগণের সহিত তথার আবিশ্বতি ইইয়া প্রতিমনে কহিলেন, দশগ্রীব! আমি তোমার তপস্যায় অতিমাত করিব।

তখন দশানন অবনতমস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া হৃত্মনে হর্ষণদ্গদ-বাক্যে কহিল, ভগবন্! মৃত্যু ব্যতীত জীবের আর কিছুতেই ভয় হয় না, মৃত্যুর তুল্য শহতে আর কিছু নাই, অতএব আমার ইচ্ছা যে আমি অমর হইয়া কাল্যাপন করি।

ব্লহ্মা কহিলেন, দশানন! আমি তোমাকে অমর করিতে পারি না, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।

লোককর্তা ব্রহ্মা এইর্প কহিলে দশগ্রীব কৃত্যঞ্জলিপ্টে কহিল, প্রজাপতে! আমি পক্ষী সর্প ক্ষ্ণ দৈতা দানব রাক্ষ্য ও দেবগণের অবধা হইয়া থাকিব। অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে আমি ভাহাদের চিন্তা কিছ্মান্ত করি না। মন্ধ্য প্রভৃতিকে ত ভূগবংই বিবেচনা করিয়া থাকি।

রশ্বা কহিলেন, দশগুনি! তুমি বের্প কহিতেছ, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি প্নব্যার কহিলেন, বংস! আমি প্রীতমনে তোমার আর দ্ইটি বর প্রদান করিতেছি, শ্না তুমি প্রে যে সকল মদ্তক অন্নিকৃত্তে আহুতি দিয়াছ সেগ্রিল আবার হইবে। তল্যতীত তুমি বের্প ইচ্ছা করিবে সেইর্পই আকার ধারণ করিতে পারিবে। রশ্বা এইর্প বর প্রদান করিবামাত্র দশগুনিবর মদ্তকসকল প্রেরায় উঠিল।

পরে রন্ধা বিভীষণকে কহিলেন, বংস! তুমি ধর্মে মতি রাখিয়া আমায় দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



যারপরনাই পরিতৃষ্ট করিয়াছ, একণে বর প্রার্থনা কর।

ধর্মণীল বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! স্বয়ং লোকগরে যখন আমার উপর প্রসন্ন, তথন বলিতে কি, জ্যোৎদনাজালে চল্ডের ন্যায় আমি সর্বগ্রে ভ্রিত ও কৃতার্থ হইলাম। এখন যদি আপনি আমার বর দিবার সংকল্প করিয়া থাকেন তবে আমার বের্প ইচ্ছা প্রবণ কর্ন। দেব! বিপদেও যেন আমার ধর্মে মতি থাকে, গ্রেপ্দেশ ব্যতীতও রজাচিন্তা বেন আমার স্ফর্তি পায়, আর যে-বে আগ্রমে যখন যে-যে ব্রন্থি উৎপন্ন হইবে তাহা বেন ব্যুসন্গত হয়, আমি সেই-সেই ধর্ম প্রতিপালন করিব। রক্ষন্! এই আর্জ্ঞ অভীষ্ট বর। আমি জানি, ধর্মান্রগোঁ লোকের চিলোকে কিছুই দ্র্ভ্ভির না।

রক্ষা কহিলেন, বংস! তোমার অভীক্ষানীত হইবে। আর বখন রাক্ষসযোনিতে জন্মিরাও তোমার অধর্মবর্ণির উপশিক্ষান্ত হয় নাই, তখন আমার বরে তুমি অমর হইয়া থাকিবে।

পরে প্রজাপতি কৃষ্ণকর্ণকে বিশোলের সংকলপ করিলো স্রগণ কৃতাঞ্চলিপ্টে কহিলেন, ভগবন্! আপতি করিনেই যে এই দ্যতির দার্ণ ব্যবহারে সকলেই ভাত, অতএব ইহাকে বর্দান করিবেন না। ঐ দ্বত্ত নন্দনকাননে সাতটি অপ্সরা, ইন্দের দশটি অন্চর এবং প্থিবীর বিশ্তর মন্যা ও ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছে। এই রাক্ষ্স বর না পাইয়াই যাহা করিয়াছে তাহাই ত যথেন্ট, বর পাইলে নিশ্চয় বিলোকের সকলকেই ভক্ষণ করিবে। অতএব আপনি বরচ্ছলে ইহাকে মোহ প্রদান কর্ন, ইহাতে লোকের মঞ্চল ও ইহারও সম্মানরকা হইবে।

তথন রক্ষা দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী স্মৃতিমাত্রে স্তব্ধার পার্শ্বে আসিয়া কৃতাজনিপ্টে কহিলেন, দেব! এই আমি আসিয়াছি, কি করিব। স্বক্ষা কহিলেন, সরস্বতি! তুমি ঐ কুম্ভকর্শের ব্রিখ্যমেহ জন্মাইয়া দেও।

অনন্তর সরস্বতী দৃষ্ট রাক্ষ্যের মনে প্রবেশ করিবেন। তথন ব্রহ্মা কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! তুমি এক্ষণে ইচ্ছান্র্প বর প্রার্থনা কর। কুম্ভকর্ণ কহিল, দেবদেব! আমার ইচ্ছা যে আমি বহুকাল থোর নিদ্রায় আচ্ছ্য় হইয়া থাকি। ব্রহ্মাও তথাস্থ্ বলিয়া স্বরগণের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। দেবী সরস্বতীও কুম্ভকর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তহিত হইলেন।

পরে কুম্ভকরণের সংজ্ঞালাভ হইল। ঐ দুরাদ্মা দুঃখিতমনে ভাবিল, আজ কেন এইর্প কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল? বোধ হয় উপস্থিত দেবগণই আমার বৃষ্ধিমোহ উৎপাদন করিয়া থাকিবেন। রাজন্! এইর্পে রাবণাদি তিন স্রাতা রক্ষার নিকট তপােবলে বরলাভ করিয়া শেলামাতকবৃক্ষবহাল পিতৃতপােবনে গিয়া পরমস্থে বাস করিতে লাগিল।

একাদশ সর্গ ह এই অবসরে স্মালী রাবণাদি তিন দ্রাতার বরলাভ-বার্তায় বারপরনাই নির্ভায় হইয়া অন্চরগণের সহিত পাতাল হইতে উঠিল। মারীচ, প্রহস্ত, বির্পাক্ষ ও মহোদর উহার এই চারিজন মন্ত্রীও ক্রোধভরে উথিত হইল। পরে স্মালী উহাদের সহিত দশগুরীবের নিকট আসিয়া তাহাকে আলিগানপূর্বক কহিতে লাগিল, বংস! তুমি যখন হিভ্রনশ্রেণ্ট রক্ষার নিকট বরলাভ করিয়াছ তখন ভাগাক্রমে আমাদের যাহা সংকল্প তোমাদ্বারা তাহা সিম্প হইয়াছে। আমরা যে কারণে লংকা ছাড়িয়া রসাতলে বাস করিতেছি এক্ষণে আমাদের সেই বিকরে বিক্রমজনিত মহাভয় দ্র হইল। আমরা বার বার তাহারই ভয়ে য্নেশ পরাংম্থ হইয়াছি এবং স্বগৃহ পরিত্যাগপ্রক একয়ে পাতালে গিয়া বাস করিতেছি। লংকাপ্রশী আমাদেগেরই, তাহাতে আমরাই থাকিতাম; এক্ষণে তোমার দ্রাতা ধীমান ক্রের সেই প্রশী অধিকার করিয়াছেন। অত্থব যদি তুমি সাম, দান, বা বল, যে কোন উপায়ে হউক, লংকা প্রত্রহণ ক্রেতি পার তাহা হইলে বড় একটা কাজ হয়। বংস! নিন্দয় জানিও, অতঃপর ত্রিই লংকায় অধিপতি হইবে। এই নিমন্দপ্রায় রাক্ষসবংশ তুমি উম্পার ক্রিক্রি স্বতরাং তুমিই ইহাদের প্রভ্রহিব।

দশগ্রীব কহিল, আর্য ! ধনাধিপতি ক্রিবের আমাদিগের গ্রের্, তাঁহার প্রতিক্লে এইর্প কথা বলা আপনার উচিত হুইতেছে না। দশগ্রীব এইর্প শান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করিলে স্মালী ভারের অভিপ্রায় ব্রিয়া তৎকালে নীরব হইল। অনন্তর একদা প্রহন্ত ক্রির ব্রিয়া বিনীত বাক্যে রাক্যকে কহিল, বার!

অনশ্তর একদা প্রহন্ত বিশ্বর ব্বিয়া বিনীত বাকো রাবণকে কহিল, বীর! ত্রিম স্মালীকে যাহা করিয়াছিলে সে কথা সংগত বোধ হয় না; বীরগণের আবার সোদ্রাত কি? এ বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে, শ্বন। অদিতি ও দিতি নামে রূপবতী ও পরশ্পর ন্নেহবতী দ্ইটি ভগিনী ছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ ই'হাদিগকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অদিতির গর্ভে ত্রিভ্বনেশ্বর দেবগণ এবং দিতির গর্ভে দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করে। প্রথমে দৈত্যগণই এই সাগরাশ্বরা প্রথমীর অধীশ্বর ছিল। পরে বিকল্ব তাহাদিগকে বধ করিয়া ত্রিলোককে দেবগণের অধীন করিয়া দেন। বীর! তুমিই যে কেবল প্রাভ্রেছে করিয়ে ভাষা নয়, প্রেবিষ্যার্ত্ত এই কার্য করিয়া গিয়াছেন।

রাবণ মুহুর্তকাল চিন্তা করিয়া হৃষ্টমনে প্রহন্তের কথার সম্মত হইল এবং সেই উৎসাহে সেইদিনেই রাক্ষসগণের সহিত লব্দার নিকটম্প এক বনে গিয়া বিক্ট পর্বত হইতে প্রহন্তকেই দোতো নিয়োগপ্রক কহিল, প্রহন্ত! তুমি শীয় ধনাধিপতি ক্রেরের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাঁহাকে গিয়া শান্তভাবে বল, এই লব্দাপুরী প্রে মহাত্মা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল, এক্ষণে ইহাতে বাস করা তোমার উচিত হইতেছে না। অতএব যদি তুমি আজ এই প্রবী আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও তাহা হইলে আমি অতিশর সুখী হই এবং তোমারও প্রকৃত ধর্ম পালন করা হয়।

পরে প্রহস্ত লঙ্কায় গমন করিয়া উদার বাক্যে কুবেরকে কহিল, তোমার দ্রাতা দশগ্রীব আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি বাহা কহিয়াছেন,

শনে। প্রে এই লঞ্চাপ্রী স্মালী প্রভাতি ভীমবল রাক্ষসগণ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই কারণে দশগ্রীব তোমাকে জানাইতেছেন, তিনি শাশ্তভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাকে এই লঞ্কা প্রেঃ প্রদান কর।

কুবের কহিলেন, পিতা এই রাক্ষসশ্ন্য লক্ষ্পপ্রী আমায় বসবাসের জন্য নির্দিত করিয়া দিয়াছেন; আমি দান-মানাদি উপায়ে ইহাতে অনেককে বাস করাইয়াছি, অতএব তুমি গিয়া দশগুনিকে বল, আমার এই প্রী ও রাজ্য তোমারই, তুমি নিক্পটকে ইহা ভোগ কর। আমার যাবতীয় ঐশ্বর্য নির্বিশেষে তোমারই হউক।

এই বলিয়া কুবের তংক্ষণাৎ পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপূটে কহিলেন, পিতঃ! দশগুনিব লণ্কা প্নঃপ্রাণ্ডির আশরে আমার নিকট দৃত পাঠাইরাছিলেন। ফলতঃ পূর্বে এই প্রেনীতে রাক্ষসেরাই বাস করিত, অতএব আপনি লণ্কা রাবণকেই দিন। আর আমি গিয়া কোথার থাকিব তাহাও আদেশ করন।

ব্রহ্মার্য বিশ্রবা কহিলেন, বংস! শন্ন, দশগ্রীব আমার নিকট একদা ঐ প্রসংগই করিয়াছিল। আমি ঐ দ্বেট্মাতিকে সক্রোধে ভং সনা করিয়া প্নাঃ প্নঃ কহিয়াছিলাম, দেখ, তুমি ধর্ম-মর্যাদা অভিক্রম ক্ষিত্ত । এক্ষণে আমার কথা রাখ; ইহা ধর্মান্গত ও শ্রেয়াসাধন। বরলাভারত তোমার হিতাহিতজ্ঞান নাই এবং আমার অভিশাপে তোমার প্রকৃতিও দক্ষে হইয়াছে, এই জন্য লোকের মর্যাদা তুমি ব্রিতে পার না। কিব্তু ক্রিম ভংকালে সে আমার এই কথায় কর্ণপাত করে নাই। ঐ দ্বর্ত্তকে যে ক্রিম উৎকৃত বর দিয়াছেন ইহা তুমি অবশ্যই জান, স্ত্তরাং তাহার সহিত বিরোধিরণ করা তোমার শ্রেয় নহে। অতএব এক্ষণে তুমি আত্মীর অব্তর্গের সহিত বিরোধিরণ করা তোমার শ্রেয় নহে। অতএব এক্ষণে তুমি আত্মীর অব্তর্গের স্ক্রিট লংকা হইতে গিরিবর কৈলাসে যাও এবং তথায় বসবাস করিবার জন্য ছবি শ্রেম স্বত্ত কর। সেই স্থানে সরিন্দ্রয় মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, উহার ক্রিম উক্জনে স্বর্ণপদ্মে আছেয়া, তথায় কুমন্দ কহাার প্রভৃতি অন্যান্য স্ক্রান্থ প্রকৃত প্রক্রিয়া থাকেন।

কুবের পিতৃগোরবে তংক্ষণাং সম্মত হইলেন এবং স্ত্রী প্রে অমাত্য ধন সম্পদ ও বলবাহনের সহিত কৈলাসে গিয়া বাস করিলেন।

এদিকে প্রহম্ভ একাশ্ড হৃষ্ট হইয়া দশগুনিবের নিকট গিয়া কহিল, ধনাধিপতি কুবের লংকা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন সেই প্রী শ্ন্য। তুমি আমাদিগকে লইয়া তথায় চল এবং স্বধর্ম পালন কর।

অন্তর দশগ্রীব-দ্রাত্গণ সৈন্য ও অনুযাগ্রিকদিগের সহিত লংকায় প্রবেশ করিল। উহা কুবেরের পরিত্যক্ত এবং উহার পথসকল বিভক্ত। ইন্দ্র যেমন স্বর্গে আরোহণ করেন, দশগ্রীব সেইর্প পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত লংকায় আরোহণ করিল এবং রাজপদে অভিষিক্ত হইল। লংকা নীলমেঘাকার রাক্ষ্যে পরিপূর্ণ। এদিকে কুবেরও পিতার আদেশে শশাভক্ষবল কৈলাস পর্বতে এক পর্বী নির্মাণ করিলেন। উহা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় স্দৃশ্য এবং স্মৃশিক্ষত গ্রে স্শোভিত।

ম্বাদেশ সর্গায় দশগুণীর রাক্ষসরাজ্যে অভিষিত্ত হইল এবং ভ্রাত্গণের সহিত প্রামশা করিয়া দানবরাজ বিদ্যাক্তিহেনুর সহিত ভাগনী শ্পেণখার বিবাহ দিল। পরে



সে একাকী ম্গরায় নিগতি হয়; ঐ প্রসংগ্য দিতির পরে ময় দানবের সহিত উহার দেখা হইয়াছিল। দশগ্রীব উহাকে একটিমার কন্যার সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে এবং এই ম্গমন্ব্যশ্না নির্জন বনে একাকী কৈবল এই ম্গলোচনাকে লইয়া কি জন্য প্র্যটন করিতেছ?

ময় কহিল, আমার ব্তাশ্ত সমস্তই তোমাকে ছহিতেছি, শন্নঃ বোধহর তুমি হেমা নান্দী কোন এক অস্বরার কথা শন্তিক সাকিবে। তিনি ইন্দের শচীর ন্যায় র্পলাবণ্যবতী। আমি দৈববলে তাঁহাবে কাভ করিয়া সহস্র বংসর তাঁহার সহিত প্রণাঢ় অনুরাণে কাল্যাপন করিং কলে তাঁহার কিনে কোন দৈবকার্যোদেশে হয়েদেশ বংসর দেবলোকে আছেন। কেনুকা কাল্য তাঁহার সহিত আমার বিরহ। অনশ্তর আমি বিচিত্র নির্মাণ-শবিকারে হবিক-বৈদ্ধাধিত স্বর্ণময় এক প্রেরী প্রস্তৃত করিয়া তল্মধ্যে প্রির্কারহে কিছ্বিদন অতি দীনভাবে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই কন্যাকে কাল্যা সেই স্থান হইতে আসিয়াছি। রাজন্! এইটি আমারই কন্যা, হেমুলৈ গভে ইহার জল্ম। আমি ইহাকে লইয়া ইহার পাত্র অন্যান্যছি। কন্যার পিতৃত্ব সম্পান্থির বড়ই কণ্টকর। সে পিতৃত্ব ও ভর্তৃকুলকে কথন কলন্ধিত করে, ইহাই আশ্বন্য। এই কন্যা ব্যতীত হেমার গতে মায়াবী ও দ্ন্দ্বিভ নামে আমার দ্ইটি প্রেও জন্মিয়াছে। তাত! এই আমি তোমাকে আত্বাব্তান্ত সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে কিরপে জানিব, তুমি কে?

তথন দশগ্রীব সবিনয়ে কহিল, আমি মহর্ষি প্লেস্তার বংশে জন্মিয়াছি; ব্রহ্মার পোঠ মহর্ষি বিশ্রবা আমার পিতা, নাম দশগ্রীব।

দানবরাজ ময় দশগুরীবকে খবিকুলোংপয় জানিয়া তাহাকে সেই বনমধ্যেই কন্যাদানের সংকলপ করিলেন এবং তাহার হলেত কন্যার হলত প্রদানপূর্বক সহাস্যমুখে কহিলেন, রাজন্! আমার এই কন্যা অম্সরা হেমার গর্ভসম্ভাতা, নাম মন্দোদর্যা, এক্ষণে তুমি পত্নীরূপে ইহাকে গ্রহণ কর।

দশগ্রীব দানবরাজ মহোর এই অনুরোধে সম্মত হইল এবং ঐ বনমধ্যেই আফিন সাক্ষী করিয়া মন্দোদরীকে বিবাহ করিল। রাম! পিতৃশাপে দশগ্রীবের দার্ণ প্রকৃতি লাভের কথা ময় দানব জানিতেন, কেবল মহৎ খবিবংশীয় বলিয়া উ'হাকে কন্যাদান করেন এবং উ'হাকে তপোবললক্ষ অমোঘ এক অভ্নত শক্তিও দিয়াছিলেন। সেই শক্তি দ্বারাই লঙকার মুদ্ধে লক্ষ্যণ বিন্ধ হন।

অনন্তর দশগ্রীব স্বনগরীতে প্রত্যাগমনপূর্বক কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের উদ্বাহ-

সংস্কারের জন্য দ্ইটি কন্যা আহরণ করিল। বৈরোচনের দেহিন্নী বন্ধুজনালা কুম্ভকর্ণের এবং গণ্ধর্বরাজ শৈল্পের কন্যা ধর্মপ্রায়ণা সরমা বিভীষণের পত্নী হইল। এই সরমা মানস-সরোবরের তীরে জন্মগ্রহণ করে। তথন বর্ষাকাল, মানস-সরোবরের জল বর্ষার জলে বিধিত হইতেছিল, তদ্দুণ্ডে সরমা ভীত হইয়া কন্দন করিতে থাকে। তখন তাহার জননী স্নেন্হে কাতর হইয়া কহিল, 'সরো মা বর্ধত', সরোবর বিধিত হইও না, তদবিধ কন্যার নামও সরমা হইল।

অনশ্বর রাবণ প্রভৃতি তিন দ্রাতা লংকাপ্রেমধ্যে ভাষাগণের সহিত নন্দনবনে গন্ধবের নায় পরম স্থে বিহার করিতে লাগিল। মন্দোদরীর গর্ভে মেঘনাদ জন্মে। তোমরা ইহাকে ইন্দুজিং বলিয়া থাক। ঐ বালক জন্মিরামান মেঘগম্ভীর নাদে রোদন করিয়া লংকাপ্রেটী স্তম্ভিত করে। এই জন্য পিতা দশগ্রীব স্বয়ং উহার নাম মেঘনাদ রাখিয়াছিল। এই মেঘনাদ পিতামাতার মনে হর্ষোংপাদন-প্রেক অন্তঃপ্রেমধ্যে স্ত্রীলোকের স্বারা স্ক্রিক্ষত হইয়া কাষ্ঠাছাদিত অনলের নাায় ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল।



ত্রমোদশ সার্গ ॥ একদা মৃতিমতী দার্ণ নিদ্রা ব্রহ্মার নিয়াগে কুম্ভকণের নিকট উপস্থিত। তদদ্দেট কুম্ভকণ উপবিষ্ট রাবণকে কহিল, রাজন্! আমি নিদ্রায় কাতর, অতএব তুমি আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেও। পরে রাবণের আদেশে শিল্পিগণ বিম্বকর্মার নয়য় নিপূর্ণতার সহিত একটি গৃহ প্রস্তৃত করিল। ঐ গৃহের বিস্তার এক যোজন ও দৈঘা দুই যোজন, উহা সৃদ্দা ও স্প্রশাস্ত, উহার স্তম্ভ স্বর্ণমার, সোপান বৈদ্র্যমার, তোরণ হাস্তদ্দতমার এবং বেদি হারকমার; স্থানে স্থানে কিভিকণীজাল অপ্রে শোভা পাইতেছে; উহা স্মের্মের গিরির পবিত্র গহনরের নয়য় মনোহর ও সর্বকালেই স্থপ্রদ। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে নিদ্রিত হইল। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে বহুকালেও তাহার ঐ ঘোর নিদ্রা ভাগিবার নয়। এই সময়ের দশানন মহাজোধে অবাধে দেবিষি গন্ধর্ব ও যক্ষণণকে বধ এবং নন্দন প্রভাতি বিচিত্র উদ্যান নন্ট করিতে লাগিল। ক্রীড়াণীল হস্তী যেমন নদীকে বিমাদিত করে, বায়্ যেমন বৃক্ষকে নিক্ষিণ্ড করে এবং পরিতান্ত বজ্র যেমন পর্বত্বে চূর্ণ করির্য়া ফেলে; রাবণ সেইর্পেই সকলকে বিনন্ট

করিতে লাগিল।

অনশ্তর ধর্মশীল কুবের দশাননের এইর্পে অত্যাচারের কথা শ্রনিয়া আপনার কুলান্ত্প ব্যবহার স্মরণপূর্বক সৌদ্রাত্র প্রদর্শনের জন্য লঞ্কায় দ্ত প্রেরণ করিলেন। দুতে বিভীষণের নিকট উপস্থিত হইল। বিভীষণ ধর্মানুসারে তাহার সম্মান করিয়া আগমনের কারণ জিঞ্চাসা করিলেন এবং যক্ষেশ্বর কুবেরের এবং জ্ঞাতিবর্গের সর্বাঞ্গীণ সংবাদ লইয়া সভামধ্যে আসীন রাবণকে দেখাইয়া দিলেন। দ্তে স্বতেজঃপ্রদীপত রাক্ষসরাজকে দর্শন করিয়া জয় জয় শব্দে তাহার সদ্বর্ধনা-পূর্বক মূহ্তে**কাল তুক্ষী**মূভাব অবলম্বন করিল। রাবণ উৎকৃষ্ট আস্তরণ-শোভিত পর্যতেক উপবিদ্য ছিল। দৃত ভাহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাজন্! আপনার দ্রাতা ধনাধিপতি কুবের আপনাকে পিতৃমাতৃকুল ও চরিত্রের অনুরূপ যে-সমুস্ত কথা কহিয়াছেন, আমি তাহাই আপনাকে নিবেদন করিতেছি। তিনি কহিয়াছেন, রাজন ! ভাল, এই পর্যান্ডই পর্যান্ড, আর পাপাচরণ করিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে সন্ধরিত হওয়া আবশ্যক, যদি পার তো ধর্মে থাক। আমি দেখিয়াছি, তুমি নন্দনবন ভান করিয়াছ, শানিয়াছি, খাবিগণকে বিনাশ করিয়াছ, আরও শানিতে পাই, দেবগণ তোমার এই সকল পাপের প্রতিফল ুদিবার উদ্যোগে আছেন। রাজন্ ! তুমি বার বার আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছ বুর্ট্টে কৈন্তু বালক যদি অপরাধী রাজন্ ! তুমি বার বার আমার প্রত্যাখ্যাল কাররাছ বিচে কেন্তু বালক যাদ অপরাধা হয় তাহাকে রক্ষা করা আত্মীরুদ্বজনের সর্ব তিটাবেই কর্তব্য। দেখ, আমি ইন্দ্রিয়দমন ও কঠোর রত অবলন্দ্রন্দ্র্বিক ধর্ম স্থিতের জন্য হিমালেরে গিয়াছিলাম। ঐ ন্থানে ভগবান মহেন্বর দেবী উমার বাছত অবন্ধান করিতেছিলেন। দৈবাৎ আমি দক্ষিণ চক্ষ্ণ দিয়া ঐ দেবীকে দেবী উমা কর্ণম র্প ধারণপ্রক জনা, অন্য কোন অভিপ্রায়ে নয়। জ্বান দেবী উমা অন্প্রম র্প ধারণপ্রক বিরাজ করিতেছিলেন, আমার ক্রিতিপাত্মাত্র তাহার দিবাপ্রভাবে আমার দক্ষিণ চক্ষ্ণ দেখ হইয়া যার। জ্বান ক্রিট বেন ধ্লিন্দ্রণে ক্রান্থিত ও তাহার জ্যোতিতে পিশ্লল হয়। শুরে আমি উহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য হিমাচলের অন্যতম বিস্তীর্ণ শৃংগ্য গিয়া তৃষ্ণীস্ভাব অবলম্বনপূর্বক আটমত বংসর মহারত অবলম্বন করিয়া থাকি। ব্রতকাল পূর্ণ হইলে ভগবান মহেশ্বর আসিয়া প্রীতমনে আমাকে কহিলেন, বংস! আমি তোমার এই তপস্যায় যারপরনাই পরিতৃণ্ট হইয়াছি। আমিও একদা এইরূপ রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, আর তুমিও এই করিলে। আমরা দুইজন ব্যতীত এই ব্রত ধারণ করিতে পারে এমন আর কাহাকেও দেখি না। ইহা অতি দঃকর এবং আমিই ইহার উৎপাদক। একণে তুমি আমার সথা হও। আমি তোমার ওপস্যার প্রীত হইলাম, দেবী পার্বতীর প্রভাবে তোমার দক্ষিণ চক্ষ্ম দক্ষ এবং তাঁহার রূপনিরীক্ষণে অন্যতরটি পিজাল ইইয়াছে, অতএব আজ হইতে তোমার নাম নিত্যকাল একান্ষিপিপালী থাকিবে।

এইর্পে আমি ভগবান শব্দরের সহিত স্থিত্ব লাভপ্র্বক তাঁহার অনুজ্ঞান ক্রমে প্রতিগমন করিয়া তোমার পাপাচারের কথা শানিতে পাইলাম। বংস! তুমি এই কুলক্ষয়কর অধর্মসংযোগ হইতে নিবৃত্ত হও। এক্ষণে দেবতারা ক্ষিগণের সহিত তোমার বিনাশের উপায় অবধারণ করিতেছেন।

এই কথা শ্রনিবামাত্র রাবণের চক্ষ্ম জোখে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে করে করপরামর্যণ ও দশনে দশন নিম্পীড়নপূর্বেক কহিতে লাগিল, রে দৃত! তুই মরিলি, আর যে তোরে পাঠাইয়ছে আমার সেই দ্রাতা কুবেরও মরিল। সে যাহা বিলিয়াছে তাহা কিছুতেই আমার হিতকর নহে। শঙ্করের সহিত তাহার যে

সখ্যতা হইয়াছে ম্খ কেবল তাহাই আমাকে শ্নাইতেছে। তুই যাহা কহিলি আজ ইহা কিছুতেই ক্ষমা করিতেছি না। ভাবিতেছিলাম ধনেশ্বর আমার জ্যেষ্ঠ ও গ্রুর্, তাহাকে বিনাশ করা অন্তিত, এই জন্মই এতাবংকাল আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে তাহার কথায় স্থির করিলাম ভ্রুবলে তিলোক জয় করিব। কেবল তাহারই জন্য এই মুহুতে চার লোকপালকে বিনাশ করিব।

দশগ্রীব এই বলিয়া খঙ্গাঘাতে দৃতকে বিনাশ করিল এবং দ্রাত্মা রাক্ষসগণের হস্তে তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য দিল। পরে ঐ দ্বব্তি ত্রৈলোক্য জয় করিবার আশয়ে যথায় ধনাধিপতি সেই স্থানে মঞ্চালাচারপূর্বক যাত্রা করিল।

চকুর্দশ সর্গ ॥ অনশ্তর বলগবিত রাবণ কুবেরকে জয় করিবার উদ্দেশে প্রহস্ত, মহোদর, মারীচ, শ্বুক, সারণ ও ধ্য়াক্ষ এই ছয়জন সচিবের সহিত নিগতি হইল। তংকালে উহার প্রদীশ্ত কোধানলে য়িলোক দশ্ধ হইতে লাগিল। সে ম্হুত্মধ্যে নানা জনপদ নদী পর্বত বন ও উপবন অতিক্রম করিয়া কৈলাসে উত্তীর্ণ হইল। তখন যক্ষগণ ঐ দ্রাজাকে ফুম্থার্থ মন্তিগণের সহিত মহা উৎসাহে উপস্থিত দেখিয়া উহার সম্মুখীন হইতে সাহস্মী হইল না। প্রেক্তির জানিল, সে ধনাধিপতি কুবেরের দ্রাতা। পরে উহারা কুবেরের নিকট গ্রেষ্ট্রেক উহার অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল।

পরে ঐ সমস্ত যক্ষ কুবেরের আদেনে অশিশ্য ধারণপূর্বক বৃদ্ধার্থ হৃত্যমনে নির্গত হইল। চতুদিকে উচ্ছলিত কিলামন্দ্রের ন্যায় সৈনাক্ষোভ উপস্থিত। কৈলাস পর্বত বিচলিত হইয়া বিকা। অনতিবিল্পের যক্ষ-রাক্ষসের ঘোরতর যুন্ধ আরন্ড হইল। রাবণের মার্টিবেরা যারপরনাই বাধিত : কিল্টু রাবণ তাদৃশ সৈনাদর্শনে মহাহর্ষে অনু ক্রিনিরা যারপরনাই বাধিত : কিল্টু রাবণ তাদৃশ সেনাদর্শনে মহাহর্ষে অনু ক্রিনিরা দিকে সহস্র মক্ষ : উভর পক্ষে এইর্পে যুন্ধ হইতে লাগিল। রাবণ রণক্ষেত্র অবতীর্ণ হইয়াছে। সে ক্ষণকালমধ্যে বৃণ্টিপাতের নাায় গদা মুবল অসি শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অল্যধারায় নির্ক্ত্রাসবং হইয়া পড়িল। কিল্টু বর্ষার ধারাপাতে পর্বত যেমন অটল থাকে ঐ মহাবীর সেইর্পেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে এক যমদন্ডসদশ্শ গদাগ্রহণপূর্বক বায়্ব্রগপ্রদিশিত বায়্বরেগ যেমন মেঘকে বিদ্বিত করে, সেইর্প উহার অমাত্যেরাও ঐ সমস্ত মক্ষকে দেখিতে দেখিতে অল্পাবশেষ করিয়া ফেলিল। যক্ষদিশের মধ্যে অনেকে আহত, অনেকে ভন্ম ও অনেকে নিপ্তিত। অনেকে ক্রেধাবিন্ট হইয়া স্ভৌক্ষা দলতে ওণ্ট দংশন করিতে লাগিল। অনেকে পরিশ্রালত হইয়া নিরন্তে পরস্পরকে আলিখননপূর্বক প্রবহরেগে জীর্ল নদীতটের নাায় পড়িয়া গেল। কেছ বিন্টা, কেছ ন্বর্গারোহণে উদ্যত, কেছ বৃদ্ধপ্রত্ ও কেছ বা ধাবমান। তৎকালে যুন্ধ-দর্শনাথী অবিদিশের সংখ্যাবাহ্বলা অল্ডবীক্ষে আর তিলার্ধ স্থান রহিল না।

ধনাধিপতি কুবের রাক্ষসবিক্রমে স্বীয় সৈন্যগণকৈ তণন দেখিয়া অন্যান্য যক্ষকে নিয়োগ করিলেন। ইত্যবসরে সংযোধকণ্টক নামে এক মহাবীর যক্ষ বহুসংখ্য বলবাহনের সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল এবং মারীচকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ট্রকবং অতিভীষণ এক চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মারীচ ঐ চক্রাস্ত্রে আহত হইবামাত্র ক্ষীণপূণ্য গ্রহের ন্যায় কৈলাস পর্বত হইতে নিপ্তিত হইয়া গেল।

পরে সে মৃহ্তেকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ ও কিয়ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্নর্বার ঘোরতর যুন্থ করিতে লাগিল। বক্ষ সংযোধকণ্টকও তৎক্ষণাৎ তাহার বীরবিক্তমে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

সহসঃ রাবণ অলকা নগরীর স্বর্ণময় বৈদূর্যখচিত প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত। তথায় স্থাভান, নামে এক স্বারপাল দ-ডায়মান ছিল। সে উহাকে বার বার নিবারণ করিতে ল্যাগল। কিন্তু রাবণ উহার বাক্যে হ্রুক্ষেপ না করিয়া বীরদর্পে চলিল। তন্দুম্ভে সূর্যভান্ত যারপরনাই ক্লোধাবিষ্ট হইল এবং তোরণ উৎপাটন-পূর্বক উহাকে প্রহার করিল। ঐ প্রহারে রাবণের সর্বাঞ্গ রক্তাক্ত ; ধাতৃধারায় পর্বাত যেমন শোড়া পায় উহার সেইর্পেই শোড়া হইল, কিন্তু সে ন্বয়ন্ত্; রক্ষার বরে কিছুমার ব্যথিত হইল না। পরে ঐ মহাবীর তোরণের দণ্ড স্বারা স্বার-রক্ষককে বিনাশ করিল। তত্ত্তা যক্ষের। উহার বিক্রম দেখিয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক পদাইতে লাগিল এবং শ্রান্তভাবে সভরে নদী ও গিরিগাহায় আশ্রয় महेन।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ অনশ্তর কুবের যক্ষণণকে ভাঁত দেখিক জিণভদ্রকে কহিলেন, বার!
তুমি পাপাত্মা দুর্ব ত রাবণকে বিনাশ কর এবং ক্রেমার্থা যক্ষদিগের আশ্রয় হও।
তথন মহাবার মণিভদ্র চার সহস্র যক্ষ কর্মে যুক্তে প্রবৃত্ত হইল এবং গদা
ম্বল প্রাস শক্তি তোমর ও মুন্পার শ্বাল ক্রিসেগণকে ছিল্লভিল করিয়া চলিল।
উভয় পক্ষে তুমলে যুন্ধ উপস্থিত। ক্রিক কহিতেছে যুন্ধ কর, কেহ কহিতেছে
আর প্রয়োজন নাই। সকলে শোন প্রতীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। তংকালে
দেবতা গন্ধর্ব ও ব্রহ্মবাদী অনুষ্ঠানের বিস্মারের আর পরিস্মায় রহিল না। এই
অবসরে মহাবার প্রহন্ত একটো সহস্র এবং মারীচ দুই সহস্র যক্ষকে বিনাশ
করিল। যক্ষণণ ধর্মাণীল, এই জন্য উহাদের যুন্ধ সরল পথে; আর রাক্ষসণণ
অধান্তির এই জন্য উহাদের যুন্ধ সরল পথে; আর রাক্ষসণণ অধার্মিক, এই জন্য উহাদের যুন্ধ ক্টপথে; ফলতঃ রাক্ষসেরা এই কারণেই যক্ষদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল।

অনশ্তর ধ্য়োক্ষ মণিভদ্রের বক্ষে এক ম্যল প্রহার করিল, কিন্তু সে তন্দ্রারা কিছুমান্ত বিচলিত হইল না। পরে মণিভন্ন ধ্য়োক্ষের মস্তকে এক গদাঘাত করিল। সে ঐ প্রবল প্রহারবেগে বিহ<sub>ব</sub>ল হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন রাবণ ধ্যাক্ষকে শোণিতলিশ্ত দেহে পতিত দেখিয়া মণিভদের প্রতি ধাবমান হইল। মণিভদু উহাকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া তিনটি স্বশাণিত শস্তি নিক্ষেপ করিল। রাবণও উহার মদ্তকে অস্ত্রাঘাত করিল। ঐ আঘাতে মণিভদ্রের মৃকুট এক পার্ণের্য সমত হইয়া পড়িল এবং তদবধি উহা ঐরূপ অবস্থাতেই রহিল। মণিভদু যুদ্ধ পরাষ্ম্য। কৈলাসেও তুমাল কোলাহল উপস্থিত হইল।

অনন্তর ধনাধিপতি কুবের এক গদা ধারণ দূরেক দূর হইতে রাবণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সহিত ধনরক্ষক মন্ত্রী শহুক্ত ও প্রোষ্ঠপদ এবং নিধিদেবতা পদ্ম ও শৃত্য। তিনি দূর হইতে অভিশাপে হতগৌরব ভ্রাতা রাবণকে দেখিতে পাইরা স্বকুলোচিত বাক্যে কহিলেন, নির্বোধ! আমি তোরে বার বার নিবারণ করিলাম, কিন্তু তোর চৈতন্য হইল না। তুই যখন নরকন্থ হইয়া ইহার প্রতিফল ভোগ করিবি তখন আমার কথা ব্রিকতে পারিবি। যে নির্বোধ মোহক্রমে বিষপান করিয়াও উদাসীন্য অবলম্বন করে, পরিণামে ভাহাকে স্বকৃতকার্মের ফল অবশ্যই

ভোগ করিতে হয়। অধমে দৈব তোর প্রতি প্রতিক্ল ভারিবন্ধন তোর প্রকৃতিও লুর হইয়ছে, এই জনাই তুই হিতাহিত কিছুই ব্রিক্তে পারিস না। যে ব্যক্তি পিতা মাতা বিপ্র ও আচার্বের অবমাননা করে সে অচিয়াৎ বিনন্ট হইয়া ভাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে বান্তি এই নন্বর দেহে তপোন্টান না করে সেই ম্থিকে মৃত্যুর পর অশেষ দ্গতি লাভ করিয়া অন্তাপ করিতে হয়; দেখ, গ্রুরেসবা ব্যতীত কাহারই শ্ভব্দিধ জলেম না, স্তরাং সে যের্প কার্য করে তাহার অন্র্প ফলও পাইয়া থাকে। প্রুর্ব স্বকৃতপ্লাবলেই ধনসম্দিধ রূপ বল ও বীরম্ব লাভ করে। রাবণ! ভোর ধখন এইর্প দ্ব্রিদ্ধ উপাস্থিত তখন তুই নিশ্চয় নরকম্থ হইবি। এক্ষণে ভোর সহিত বাক্যালাপ করা আর বিধেয় নহে; সংচরিত্র প্রুরেধর এই বিষয়ো সাবধান হওয়া উচিত।

এই বলিয়া ধনাধ্যক ক্বের মারীচ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা যুন্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পরে তিনি রাবণের মাতকে এক গদাঘাত করিলেন। কিন্তু ঐ দুর্ধর্য তল্দ্বারা কিছুমান্ত বিচলিত হইল না। অনন্তর উহায়া পরস্পর প্রহার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তংকালে কেইই শ্রান্ত বা বিহন্দ ইইলেন না। পরে ক্বের রাবণের প্রতি এক আন্দের অন্ত নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ বার্ণান্তে উর্ছা নিবারণ করিল। পরে স্বেরকে বিনাশ করিবার জন্য রাক্ষ্যী মার্ক্ত বিশ্বন করিল। পরে স্বেরকে বিনাশ করিবার জন্য রাক্ষ্যী মার্ক্ত প্রশ্রেরক্ষর নানাপ্রকার রুপ ধারণ করিতে লাগিল। কথন ব্যায়, কখন ব্রহি কখন মের, কখন পর্বত, কখন সমন্ত্র, কখন বৃক্ষ, কখন বক্ষ ও কখন বা কৈজের প ধারণ করিতে লাগিল। তংকালে ক্বের তাহাকে আর স্বর্গে দেখিতে ক্রিকলন না। অনন্তর রাবণ এক প্রকাণ্ড গদা বিঘ্রণিত করিয়া কুবেরের ক্রিকে আঘাত করিল। কুবের ঐ গদাঘাতে শোণিতলিশ্বত ও বিহন্দ হইয়ে ক্রিক্রিল অশোক ব্কের নায়ে ভ্তলে পড়িলেন। তল্দশনে পদ্মাদি নিধিদেবজা উহার চৈতনা সম্পাদন করিতে লাগিল।

রাবণ এইর্পে ধনাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া হ্তমনে জয়চিহন্বর্প উহার প্রপক নামক বিমান গ্রহণ করিল। প্রপক ন্বর্গন্তন্ত, বৈদ্ধাম তোরণ ও মালাজালে শোভিত। উহাতে নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল অতুতেই সাপ্রচার ফলপ্রপার প্রদান করিয়া থাকে। উহা আকাশগামী ও কামর্পী। উহার গতি অপ্রতিহত এবং বেগ মনের নাায় অতিমাত্র দ্বত। উহার সোপান ন্বর্গ ও মণিতে রচিত এবং বেগি তপতকাপ্রনে প্রস্তুত। উহা দেবগণের বাহন, দ্ভিমনের সামকর ও অবিনন্ধর। এ রথ নানার্প বিচিত্র রচনায় বচিত ও বিশ্বকর্মার নিমিত। উহা সর্বকালেই সামপ্রণ ও মাতিশীতোক। দ্বাতি রাবণ ঐ শ্ববীষানিজিত প্রপ্রেক আরোহণ-প্রক বলগর্বে মনে করিল বাঝি গ্রিভাবন প্রাজয় করিলাম।

এইর্পে সে কুবেরকে জর করিয়া কৈলাস পর্বত হইতে অর্বতরণ করিল। উহার মস্তকে কিরীট, কণ্ঠে রক্সহার। সে বিমানে আরোহণ করিয়া যজ্ঞবেদিগত অশ্বির ন্যায় যারপরনাই শোভা পাইতে লাগিল।

ষোডশ সর্গ য় অনন্তর রাবণ তথা হইতে মহাভাগ কার্তিকেয়ের জন্মস্থান শরবনে প্রবেশ কবিল। দেখিল, স্বর্ণবর্ণ শরবন প্রদীশ্ত স্ব্যজ্ঞ্যতির ন্যায় একাশ্ত উল্জেখ্য। পরে সে পর্বতোপরি আরোহণপূর্বক রমণীয় বনবিভাগ নিরীক্ষণ

করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা তাহার প্রশেক রথের গতিরোধ হইল। তদ্দ্রেট রাবণ মান্দ্রগণকে কহিল, দেখ, এই রথ প্রভার ইচ্ছারুমে গতারাত করিবে এইর পেই ইহা প্রস্তৃত হইরাছে, তবে কেন ইহার গতিরোধ হইল; এক্ষণে ইহা কেন আমার ইচ্ছারুমে আর চলিতেছে না। বোধ হর পর্বতের উপর কেহ থাকিতে পারেন, তাহারই এই কার্য।

ধীমান মারীচ কহিল, রাজন্! অকারণে প্রুপকের গতিরোধ হয় নাই। ধনাধিপতি কৃবের ব্যতীত ইহা আর কাহাকেই বহন করিত না। এখন তুমি ইহার অধিনায়ক; বোধ হয় এই জন্য ইহা নিশ্চল হইয়া আছে।



উহারা এইর্প ও অন্যান্যর্প বৃত্তিক করিতেছে, ইত্যবসরে বিকটাকার ম্বিডেডম্বড হুস্ববাহ্ কৃষ্ণপিপার্কিট বহাবল নন্দী অকুতোভরে রাবণের পাশ্বে আসিয়া কহিলেন, দশ্দে বিশ এই পর্বতে ভগবান মহাদেব দেবী পার্বতীর সহিত জীড়া করিতেছেন। ক্রিম ফিরিয়া বাও। এখন এই স্থানে স্বপর্ণ নগে বক্ষ দেব গন্ধর্ব ও রাক্ষস বিভিত্তি কেহই সঞ্জরণ করিতে পারিবে না।

নন্দীশ্বরের এই কথা শ্নিবামার রাবণের কৃণ্ডল ক্রোথে কন্পিত ও নের্য্বলা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে প্রুপক রথ হইতে অবতরণপূর্বক ক্রোধভরে কহিল, মহাদেব কে? এই বলিয়া ঐ দ্বর্ত্ত বীর সহসা পর্বতম্বা গমন করিল। গিয়া দেখিল, মহাদেবের অদ্রে ন্বিতীয় মহাদেবের ন্যায় নন্দীশ্বর প্রদীশত শালে ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছেন। রাবণ ঐ বানরম্থ নন্দীশ্বরকে দেখিবামার অবজ্ঞানসহকারে জলদগন্তীর ন্বরে হাস্য করিল। তখন রুদ্রে ন্বিতীয় ম্তি ভগবান নন্দী ক্রোধাবিট ইইয়া কর্ছিলেন, রাবণ। তুই যখন আমায় বানরাকার দেখিয়া বজ্রনাদে হাস্য করিলে, তখন তোর কুলক্ষয়ের নিমিত্ত আমায় তুলায়্প মত্রলাবীর্য বানরেরা জন্মগ্রহণ করিবে। উহারা মনোবং বেগগামী, পর্বতাকার, বলগবিত ও সমরোংসাহী। নথ ও দন্তই উহাদের অন্য । ঐসকল বানর মিলিয়া তোর এবং তোর প্র ও অমাত্যগণের প্রবল গর্ব ও তেজ চুর্ণ করিবে। রে দ্র্বৃত্ত! আমি এখনই তোরে বিনাশ করিতে পারিতাম, কিন্তু তুই ন্বীয় কর্মকলে বিনন্ট হইয়া আছিস, স্তরাং তোরে বধ করা আয় উচিত হয় না।

নন্দী এইর্প অভিশাপ প্রদান করিবামাত্র অন্তরীক্ষে প্রণেবাণিট এবং দেবদ্বদ্বভি নিন্যাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহাবল রাবণ উ'হার কথা তুচ্ছ করিয়া কহিল, আমি ষাইতেছিলাম, যে নিমিত্ত আমার প্রণেক রথের গতিরোধ হইল এক্ষণে এই সেই শৈলকে উন্মূলিত করিব। মহাদেব কিসের বলে প্রতিনিয়ত

এই পর্বতে রাজবং বিহার করেন? এখন ভয়কারণ উপস্থিত, তিনি কি ইহা জানেন না?

এই বলিয়া মহাবীর রাবল বাহ্প্রসারণপূর্বক অবিলম্বে পর্বত উৎপাটন করিল। সমগ্র পর্বত কাঁপিয়া উঠিল। প্রমথগণ কাঁপিতে লাগিল এবং দেবী পার্বতী কম্পিত দেহে র্দুকে আলিঙ্গন করিলেন। তথন রুদ্র পদাঙগ্রুষ্ঠে ঐ পর্বতকে পাঁড়ন করিতে লাগিলেন। দশগুীবের তিল্লম্লম্ব শৈল্ফতম্ভাকার হস্ত নিঙ্পীড়িত হইল। সে ক্লোধে গর্জন করিয়া উঠিল। ঐ গর্জনশব্দ যুগান্তকালীন ব্রুনাদের ন্যায় অন্মিত ইইল। স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল কাঁপিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ গমনকালে পথস্থালিত হইয়া পড়িলেন। সম্দ্র উচ্ছলিত ও পর্বতসকল বিচলিত ইইল। যক্ষ বিদ্যাধর ও সিম্বর্গণ অত্যন্ত বিদ্যিত হইলেন। ইত্যবসরে অমাত্যেরা ভয়ে অভিভ্তৃত হইয়া দশগুীবকে কহিল, রাজন্! এক্ষণে তুমি ভগবান রুদ্রকে সন্ত্র্ণ কর। তিনি ব্যতীত এই সঙ্কটে রক্ষা করেন এমন আর কেহ নাই। অতএব তুমি প্রণত ইইয়া স্ত্রতিবাদে তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি দয়াবান। তিনি তোমার স্তবে সন্ত্রত ইইয়া অবশাই প্রস্ত্র ইইবেন।

অনশ্তর রাবণ মহাদেবকে প্রাণপাত করিয়া সামগানে শতব করিতে লাগিল। এইর প শতব ও রোদনে সহস্র বংসর অভীত হইরা খেক। মহাদেব প্রসায় হইলেন এবং পর্বততল ইইতে উহার হলত উল্মাচনপ্রিয়া কহিলেন, দশানন! আমি ভোমার শতবে প্রসায় হইলাম। ভোমার হলত সর্বততলে নিজ্পীতিত হওয়াতে তুমি ভীমরবে হিলোককে ভীত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে; সন্তরাং অদ্যাবধি তোমার নাম রাবণ ইইল। একণে দেকল মন্যা বক্ষ ও প্থিবীপথ সকলেই তোমার ঐ নামেই ভাকিবে। রাক্ষিকটো আমি তোমার অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি যে পথে ইচ্ছা শ্বচ্ছদে প্রশানে করা

যে পথে ইচ্ছা স্বচ্চলে প্রস্থান করে।
রাবণ কহিল, দেব! মুক্তি অপিনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় অভাষ্ট বর প্রদান কর্ন। আমি ট্রের দানব রাক্ষ্স গণ্ধর্ব গ্রহাক নাগ ও অন্যান্য প্রবল জাবের অবধ্য হইয়া আছি। মন্ষ্যেরা স্বলপপ্রাণ, এজন্য তাহাদিগকে গণনাই করি না। আমি প্রজাপতি রক্ষার বরে এইর্প দীর্ঘায়্ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আয়্র অবশেষ নিবিষ্যে যাপন করিবার ইচ্ছা করি এবং আপনি আমাকে কোন এক স্ববিজ্ঞানী অস্ত্রও দিন।

তখন মহাদেব রাক্ষনরাজ রাবণকে চন্দ্রহাস নামে এক প্রদীপত খজা প্রদানপূর্বক কহিলেন, বংস! তোমার অবশিষ্ট আয়ু সংখে বাইবে। তুমি এই চন্দ্রহাস খজাকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না। যদি কর ইহা নিশ্চয় আমার নিকট আবার আসিবে।

'অনন্তর রাবণ মহাদেবকে অভিবাদনপূর্বক রখে আরোহণ করিল এবং মহাবল করিরদিগের সহিত বৃদ্ধ করিবার জন্য প্থিবী পর্যটন করিতে লাগিল। তংকালে কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধোন্মন্ত করিষ উহাকে অপহেলা করাতে সম্বে বিনণ্ট হইল এবং অনেকে অভিজ্ঞতাবলে ঐ রাক্ষসকে দৃর্জায় জানিয়া উহার নিক্ট পরাজয় স্বীকার করিল।

সংতদশ সর্গ ॥ একদা রাবণ পর্যটনপ্রসংগ্য হিমালরের কোন এক অরণ্যে দেখিল, একটি সর্বাংগাস্কুদরী কনা মুনিরত অবলম্বনপূর্বক দীশ্ত দেবতার ন্যায় তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার মশ্তকে জটাভার এবং পরিধান কৃষ্ণাজিন। রাবণ ঐ কন্যাকে

নিরীক্ষণপূর্বক অনজাগরে জজনিত হইয়া হাস্যমূথে জিজাসিল, স্ফরি! এ কি করিতেছ? এই কার্য তোমার যৌবনকালের বিরোধী; বলিতে কি, এইর্প র্পের এই প্রকার আচরণ নিতান্ত বিসদৃশ। তোমার র্পলাবণ্য অলোক-সামান্য, দেখিলেই মন উন্মন্ত হইয়া উঠে। তপস্যা এ বয়দের নয়, ইহা বার্যক্ষেই থাটিয়া থাকে। ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? এই রুডই বা কি এবং তোমার স্বামীই বা কে? যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন পাইয়াছে, জীবলোকে সেই প্রাবান। বল, তুমি কোন্ উদ্দেশে এইর্প কণ্ট স্বীকার করিতেছ।

তথন ঐ তাপসী রাবদের আতিখ্যসংকার করিয়া কহিলেন, রাজর্ষি কুশধ্রজ্ব আমার পিতা। তিনি ব্হুম্পতির পতে ও তত্ত্বল্য ব্দিখ্যান। ঐ মহাত্মা যথন বেদপঠে করিতেন সেই সময় আমি তাঁহা হইতে বাব্যরীম্তিতে জন্মগ্রহণ করি, এই জন্য আমার নাম বেদবতী ইইয়াছে। পরে আমার বিবাহবোগ্য কাল উপস্থিত ইইলে দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষ্য ও পরসোরা তাঁহার নিকট আসিয়া আমারে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। দেবপ্রধান তিলোকীনাথ বিব্দু জামাতা হন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ; এই জন্য তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। পরে বলদ্যত দৈতারাজ শাস্ত আমার পিতার এই সন্দৃত্ সংকলেপ যারপরনাই কুপিত হয় এবং একদ্যু স্বেলনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে আসিয়া বিনাশ করে। পরে আমার জ্বান্ত আরোহণ করেন। একদে আমি পিত্যবের্যর সিতার মৃতদেহ আলিজ্বানপুর্বক জনলন্ত চিত্তি আরোহণ করেন। একদে আমি পিত্যনোরথ সিম্ম করিবার উন্দেশে প্রতিক্র করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। রাজন্! আমি আত্মবৃত্তাস্কু বাব্বকল তোমায় কহিলাম, নারায়ণ্ট আমার মনোমত স্বামী। সেই প্রের্মির্স বাতীত কেহই আমার প্রার্থনীয় নহেন। আমি তাঁহারই আশরে এই ক্রেম্ব ব্রুত্ত ব্রুত্তা বর্ষ বাব্য করিয়া আছি। রাজন্! আমি তোমাকে জানি, এক্ষণে তুমি ক্রেম্ব ব্রুত্তা বর্জ ধারণ করিয়া আছি। রাজন্! আমি তোমাকে জানি, এক্ষণে তুমি ক্রেম্ব নাই।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ অনপাশরে নিপাঁড়িত হইয়া বিমান হইতে অবতরণ-প্রেক কহিল, ম্গলোচনে! তোমার বখন এইর্প ব্লিখ তখন তুমি বড় গবিত। প্লাসগুর ব্লখগণেরই শোভা পার। তুমি সর্বগ্রসম্পরা, এর্প কথা তোমার উচিত হয় না। তিলোকমধ্যে তুমিই স্করী। এক্ষণে তোমার যৌবনকাল অতীত হয়। দেখ আমি লংকার অধিপতি, নাম দশগ্রীব, এক্ষণে তুমি আমার পত্নী হও এবং নানার্প রাজভোগে স্থে কালক্ষেপ কর। তুমি যাহাকে বিক্ষ্ বলিতেছ, সে কে? বলবীর্য, ঐশ্বর্য ও তপোবলে সে আমার সমকক্ষ নহে।

বেদবতী কহিলেন, না, ওর্প কহিও না। বিষ্ট্র বিশ্বরাজ্যের রাজ্য ও সকলের প্রদীয়। তোমা ব্যতীত কোন্ ব্রিখ্যান তাঁহার অব্যাননা করিতে পারে?

তখন কামার্ত রাবণ বলপ্রবিক তাঁহার কেশম্বিট গ্রহণ করিল। বেদবতী কোধাবিট হইয়া কেশ আছিল করিয়া লইলেন এবং দেহবিসর্জনের জন্য চিতা জ্বালিয়া ক্রোধানলে উহাকে দশ্ধ করিয়াই কহিছে লাগিলেন, নীচ! তুই আমার অবমাননা করিলি, আর আমি এ প্রাণ রাখিতে চাই না। এক্ষণে তোরই সমক্ষে অন্যাননা করিল। রে পাপিন্ট! তুই যখন এই অরণ্যমধ্যে আমায় কেশগ্রহণপ্রবিক অবমাননা করিলি তখন তোর বিনাশের জন্য আমি প্রবির জন্মিব। পাপাশয় প্রব্রক বধ করা স্থীলোকের সাধ্যায়ন্ত নহে। আর বিদিও তোরে অভিসম্পাত দিয়া নন্ট করি তাহাতে আমার তপঃক্ষর হইবার সম্ভাবনা। যাহাই হউক, এক্ষণে



যদি কিছ, প্রাসঞ্জয় করিছা থাকি, যদি কিছ, তপ জপ করিয়া থাকি, তবে তাহার ফলে আমি তোর বিনাশের জন্য কোন ধার্মিকের অযোনিজা কন্যার পে জন্মিব।

এই বলিয়া বেদবতী জনলত চিতায় প্রবেশ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে চতুদিকৈ দিবা প্রপব্নিউ হইতে লাগিল। রাম! সেই বেদবতীই রাজবি জনকের কন্যা ও তোমার ভার্যা। তুমি সাক্ষাৎ সনাতন বিষয়ে। প্রে বেদবতী জোধানলে যাহাকে বিনন্টপ্রায় করিয়াছিলেন সেই শনুকে তিনিই আবার তোমার অলোকিক বাহ্বলের আগ্রয় লইয়া বিনাশ করিয়াছেন। এই অন্নিশিখাসদৃশী বেদবতী মত্তালোকে হলক্ষিত ক্ষেত্রে প্নঃ প্রশঃ উৎপন্ন হইবেন।

জান্দশ সার্গ ॥ বেদবতী অণিনপ্রবেশ করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রপকরথে আরোহণপূর্বক প্থিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। দেখিল, উসীরবীজ দেশে রাজা মর্ত্ত দেবগণের সহিত যজ করিতেছেন। বৃহস্পতির সাক্ষাৎ প্রভা রক্ষার্য সম্বর্ত দেবগণের সহিত যজ করিতেছেন। বৃহস্পতির সাক্ষাৎ প্রভা রক্ষার্য সম্বর্ত ঐ যজে যাজনকার্যে নিযুক্ত আছেন। তখন দেবগণ ঐ বরলাভগার্বত দুর্জুর রাক্ষসকে দেখিয়া পরাভবভরে তির্যক্ষোনিতে প্রছেম হইলেন। দেবরাজ ইন্দু মর্বের, ধর্মরাজ যম কাকের, ধর্নাধর্পতি কুবের কৃষ্ণাসের এবং নীরাধ্বিপতি বর্ণ হংসের রূপ ধারণ করিলেন। অপরাপর দেবতাও অন্যান্য জীবজন্তুর বৃপ ধারণ করিয়া আরগোপন করিলেন। ইত্যবসরে দুর্বৃত্ত রাবণ একটা অপবিশ্ব

কুরুরের ন্যায় বজ্ঞবাটে প্রবেশ করিল এবং রাজা মর্ত্তকে কহিল, রাজন্ । তুমি হয় আমার সহিত যুখ্য কর, না হয় বল আমি প্রাজিত হইলাম।

মর্ত্ত জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে? রাবণ অটুহাস্যে কহিল, রাজন্! আমি কুবেরের অন্জ, রাবণ। আমাকে যে জান না তোমার এই অনৌংস্কে প্রীত হইলাম। আমি কুবেরকে জয় করিয়া এই বিমান আনিয়াছি। গ্রিলোকে এমন কে আছে যে আমার বলবিক্রমের কথা জানে না।

মর্ত্ত কহিলেন, তুমি যখন জ্যেষ্ঠ দ্রাতাকে জয় করিয়াছ তখন তুমিই ধনা।
তোমার তুলা প্রশংসনীয় তিলোকে আর কে আছে। তুমি প্রে কোন্ ধর্মাবলে
বরলাভ কর। তুমি স্বয়ং জ্যেষ্ঠকে জয় করিবার কথা খের্প কহিতেছ আমরা
এর্প ত কখন কিছ্মানি নাই। রে নির্বোধ। তুই দাঁড়া, প্রাণ থাকিতে আর
ষাইতে পারিবি না। আজ আমি তোরে শাণিত শরে এই দন্ডেই যমালয়ে পাঠাইব।

তখন রাজা মর্ভ যুম্ধার্থ প্রস্তুত হইরা ধন্বাণহন্তে লোধভরে নিগতি হইলেন। ইতাবসরে রক্ষরি সম্বর্জ উহার পথরোধপ্রক স্নেহবাকো কহিলেন, মহারাজ! যদি আমার কথা শ্বন তো যুম্ব করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এই মাহেশ্বরযক্ত অসম্পূর্ণ থাকিলে নিশ্চর কুলক্ষর হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ দীক্ষিত ব্যক্তির আবার যুম্ব কি এবং ভাহার লেক্সেনা কেন? আরও, ব্যুম্বে জয়লাভের পক্ষে বিলক্ষণ সংশয় আছে, কারণ এ বিশিষ্ঠ একান্ড দ্কুরা।

জারলাভের পক্ষে বিলক্ষণ সংশয় আছে, কারণ ঐ ট্রাক্স একান্ত দ্রুর।
অনন্তর মহীপাল মরুত গ্রু সন্বর্তের অনুরোধে ধন্বণে রাখিয়া স্ক্রমনে
যজবাটে গমন করিলেন। তন্দ্দেই রাক্সমাস শুক উহাকে পরাজিত ব্বিয়া
হর্ষভরে "রাবণের জয়" এই বলিয়া ক্রিলাদ করিল। রাবণ অভ্যাগত ঋষিগণকে
ভক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ঐ ক্রেম্মা উহাদের রক্তে সম্যক্ পরিভূণ্ড হইল
না। পরে সে যুখ্যার্থী হইয়া পুরুষরার প্রিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল।

না। পরে সে যুখ্যাথী হইয়া পুরেবার প্রিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ প্রস্থানে করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তির্বক জাতির প্রতি সদ্জুল্ট হইয়া দ্ব-দ্ব র্পিऍপীরগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ময়্বেকে কহিলেন, মর্ব! আমি অতিমাত প্রীত হইলাম। অতঃপর তোমার ভ্রুঞ্গভর **আর থাকি**বে না। তোমার পত্নেক্ত সহস্র নেত শোভা বর্ধন করিবে এবং আমি বখন ম<sub>ন্</sub>ষলধারে ব্লিট করিব তথন তোমার মনে হর্বোদ্রেক হইবে। এই আমার প্রীতিচিহ্ন। রাজন্ ! পূর্বে ময়বের প্রচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল, ইন্দের বরদান অবধি উহা নেত্রসমূহে চিত্রিত হয়। পরে ধর্মরাজ্ব **বম কাককে কহিলেন, কাক! অর্য়ম অতি**মার প্রীত হইলাম। আমি অন্যান্য প্রাণীকে বে-সমস্ত রোগধন্যণা দিয়া থাকি ডোমার ডাহা কদাচ ঘটিবে না। আমার বরে তোমার মৃত্যুভয় তিরোহিত হই**ল।** যাব**ং মন্ব্য** তোমাকে না বধ করে তাবংকাল পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে। আর আমার অধিকারে ক্ষাধ্যত যত মনা্যা আছে তুমি আহার করিলে ডাহাদের সকলেরই ত্মিত হইবে। পরে বর্ণ গল্গাজলবিহারী হংসকে কহিলেন, হংস! আমি অতান্ত প্রতি হইলাম। তোমার বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল ও ফেনরাঞ্জির ন্যায় ধবল ও মনোহর হইবে। জলের উপর বিচরণেই তোমার সোন্দর্য এবং তুমি সততই সন্তুষ্ট থাকিবে ; এই আমার প্রীতিচিহ্ন। রাজন্ ! প্রে হংসের বর্ণ সর্বাংশে শ্বেড ছিল না, পক্ষের অগ্রভাগ নীল এবং ভ**্জমধ্য শ্যামল ছিল। পরে কৃ**বের পর্বতম্থ কৃকলাসকে কহিলেন, কুকলাস! আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ স্বর্ণের নাায় হইবে এবং তোমার মৃত্তক নিম্নত স্বৰ্ণব**ং উম্জ**্বল থাকিবে। এই আমার প্রীতির চিহ্ন।

দেবগণ ঐ সমুস্ত তির্যক্ষাতিকে এইর্পে বরপ্রদানপূর্বক রাজা মর্ত্তের সহিত সেই যজেংসব হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

একোনবিংশ সগা ॥ এদিকে রাবণ যুল্থাখাঁ হইয়া নানা রাজ্য পর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। সে স্রপ্রভাব রাজগণের নিকট গিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা হয় আমার সহিত যুল্থ কর, না হয় বল আমরা পরাজিত হইলাম; নচেং তোমাদের আর কিছুতেই নিস্তার নাই। বে-সমস্ত রাজা মহাবল নিভাকি বিচক্ষণ ও ধর্মাশীল, তাহারাও উহাকে অপেক্ষাকৃত প্রবল ব্রিঞ্জা মন্ত্রণাপ্রেকি কহিলেন, আমরা পরাজিত ইইলাম। এইর্পে মহারাজ দ্বুক্ত, স্রুজ্য, গাধি, গয় ও প্রুর্বা ইংহারা রাবণের নিকট পরাজর স্বীকার করিলেন। পরে মহাবল রাবণ রাজা অনরণাের রাজধানী অবাধ্যায় উপাস্থত হইল এবং তাহাকে কহিল, রাজন্! তুমি হয় যুল্থ কর, না হয় বল আমি পরাজিত ইইলাম। এই আমার আদেশ।

রাজা জনরণ্য রাবণের এই কথায় ক্রেধাবিন্ট ইইয় কহিলেন, রাক্ষস! আইস আমরা উভয়েই বৃশ্ধার্থ প্রস্তৃত হই। তখন অনরণ্যের সৈন্য রাক্ষসবধের জন্য নিগত ইইতে ল্যাগল। দশ সহস্র হলতী, নিযুত ক্রেই অসংখ্য পদাতি ও রথ রণস্থলে চলিল। তুমুল বৃশ্ধ উপস্থিত। কিন্তু ব্রাজা অনরণ্যের সৈন্য জনুলন্ত হুতাশনে নিক্ষিত আহ্বতির ন্যায় রাক্ষসগৃথিত অস্ক্রশন্তের নার রাক্ষসগৃথিত অস্ক্রশন্তের নার বাক্ষপত করিবর বহুক্রণ যুল্থ করিবর বথেন্ট বলবিক্রম দেখাইল, কিন্তু রাবণের হলতে ক্রণকালমধ্যে নিঃশোর ক্রেরা গেল। মহা সম্ব্রে যেমন শত শত নদী পড়িয়া অনর্শিন্ট হয় রাক্ষ্যপতার মধ্যে পড়িয়া উহাদের তর্মুপই দ্বর্দশা ঘটিল। তল্পন্ট রাজ্বা অনরণ্য ক্রিরাবিন্ট ইইয়া ইন্দ্রধন্সদৃশ শরাসন বিস্ফারণ-পর্বেক রাবণের সাম্লিত ইইয়া ইন্দ্রধন্সদৃশ শরাসন বিস্ফারণ-পর্বেক রাবণের সাম্লিত ইইয়া অনরণ্য ক্রিরা। তথন শ্বুক ও সারণ উহার বলবিক্রমে ভীত ইইয়া ম্গের ন্যায় পলায়ন ক্রিরা। তথন শ্বুক ও সারণ উহার রাবণের মুল্ডকে শরব্নিট ইইয়া অনরণ্যকে এক চপেটাঘাত করিল; অনরণ্য ক্রিপতদেহে বিহ্বল ইইয়া বল্লাহত শালব্কের ন্যায় রথ ইইতে নিপতিত ইইলেন। তথন রাবণ হায়্য ক্রিয়া কহিল, বীর। তুমি না আমার সহিত বৃশ্ধ করিভেছিলে? এখন কি ইইল? আমার প্রতিদ্বন্দ্রী ইইতে পারে রিলোকে এমন কে আছে? রাজন্। বোধ হয় তুমি এতাবং কাল ভোগসন্থে নিমণন ছিলে এই জন্য আমার বলবিক্রমের কথা তোমার কর্ণগোচর হয় নাই।

মহারাজ অনরণ্য মৃতকলপ। তিনি রাবণের এই কথা সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি কি করিব, কাল দ্বিবার। তুমি বৃধা কেন আর আত্মন্লাঘা কর। কালই আমার এই পরাজ্যের মূল। তুমি উপলক্ষ্য মাত্র। একণে এই অন্তিম দশার আর আমি তোমার কি করিব। আমি যুদ্ধে বিমুখ হই নাই; প্রত্যুত যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার হল্তে মরিলাম। কিন্তু ইক্ষরাকুকুলের এই অবমাননানিবন্ধন আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাই। যদি আমি তপ জপ করিয়া থাকি, যদি ধর্মান্সারে প্রজাপালন করিয়া থাকি এবং যদি কখন সংপাত্রে দান করিয়া থাকি তবে আমার এই বাক্য যেন সফল হয়। রাক্ষস! এই ইক্ষরাকুবংশে রাম নামে এক মহাবীর জন্মিবেন। অতঃপর তাঁহারই হন্তে তোমার মৃত্যু হইবে। রাজ্য অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণকে এইর্পে অভিসম্পাত করিবামাত্র দেবদ্বন্তি

মেঘম্ভীর নাদে ধর্নিত ইইতে লাগিল। অনরণ্য স্বর্গারোহণ করিলেন। রাবণও তথা ইইতে প্রস্থান করিল।



তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়া স্বতেজঃপ্রদীশ্ত নারদকে অভিবাদন-প্রবিক কহিলেন, দেবর্ষে! আমি এক্ষণে পাতাল জর করিবার জন্য চলিয়াছি। পরে অন্যান্য লোক জর করিয়া নাগ ও দেবগণকে স্ববশে স্থাপনপ্রবিক অম্ত-লাভার্থ সমৃদ্র মন্থন করিব।

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! ষমলোকের পথ অতি দ্বর্গম। তোমা ব্যতীত সেই পথ দিয়া যাইতে পারে এমন আর কে আছে ?

তখন রাবণ ঐ শারদমেঘশুল্ল খবিকে কহিল, তপোধন! আপনার আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য। আমি সেই দুর্গন্ধ পথ দিয়া স্বতিনয় যমকে বধ করিবার নিমিত্ত এখনই দক্ষিণ দিকে ষাইব। প্রে আমি ক্রোধবণে চারিটি লোকপালকে জয় করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। এক্ষণে তত্তনা প্রত্ত হইলাম। আমি এখনই যমালয়ে যাতা করিব এবং যে প্রাণিমাত্রেরই ক্রেশকর আমি সেই যমকে মৃত্যুম্থে ফেলিব। এই বলিয়া রাবণ দেবির্ধি নারদকে অভিবাদনপ্র্বাক মন্তিগণের সহিত্ত দক্ষিণ দিকে যাতা করিল।

তথন নারদ বিধ্য বহির ন্যার গশ্ভীর হইয়া ভাবিলেন, আয়ঃক্ষয় হইলে বিনি ধর্মান্সারে চরাচর সমস্ত লোককে ক্রেশ দিয়া থাকেন রাবণ সেই যমকে কির্পে জয় করিবে। বিনি শ্বিতীয় অশ্নির নায় লোকের পাপপ্লার সাক্ষী, যে মহাম্মার কৃপায় জ্বীবসকল সচেতন থাকিয়া জ্বীবব্যবহারে রত আছে, যাহার ভয়ে ছিলোকের সমস্ত লোক শশবাস্ত, রাবণ সেই বমের নিকট শ্বয়ং কির্পে য়াইবে? বিনি বিধাতা ও ধাতা এবং সদসং কার্যের ফলদাতা, বিনি হিভ্বন-বিজয়ী, রাবণ তাহাকে কির্পে জয় করিবে। কালই স্ক্রেরারণ, এই কালাতিরিত্ত, কোন কারণ আশ্রয় করিয়া রাবণ কালকে জয় ক্রিরে, এইটি দেখিবার জন্য আমার কোত্রল হইয়াছে। এক্ষণে আমি স্ক্রেপ্সমালরে চলিলাম। এই উভয়ের যুন্ধ দেখা আমার স্বত্যভাবেই কর্ত্বস্থ

একবিংশ লগ ॥ অনন্তর দেব্বি নারদ ছবিত পদে ব্যালরে থ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন্ হাইন্তাশনকে সম্মুখে রাখিরা কর্মান্সারে প্রাণিগণকে শ্ভাশ্ভ ভোগ প্রানি করিতেছেন। তখন বম উহাকে দেখিতে পাইরা ধ্যান্সারে অর্থ্য প্রদান করিলেন এবং তিনি উপবিষ্ট হইলে জিল্ফাসিলেন, তপোধন! আপনার কুশল ত? ধ্যা ত বিনন্ট হইতেছে না? আগমনের কারণ কি? নারদ কহিলেন, ধ্যা! সমস্তই বলি, শ্নে এবং বাহা কর্তব্য হর কর। দশগ্রীব নামে এক দ্র্লের রাক্ষ্স আছে। সে তোমাকে জ্য় করিবার জন্য এই ম্থানে আসিতেছে। সেই জন্য আমি দ্রুতপদে তোমার নিকট আইলাম। জানি না, আজ দশভধারীর অদ্ধেট কি আছে!

ইতাবসরে সহসা অতিদ্বে উল্জ্বল বিমান দীশ্ত স্থের ন্যায় দৃণ্ট হইল। রাবণ উহার প্রভাজালে ফালোক আলোকিত করিয়া আসিতে লাগিল। সে দেখিল, প্রাণিগণ স্ব-স্ব কর্মের ফলাফল ভোগ করিতেছে। কোথাও রুক্ষস্বভাব ভীষণ ফ্মকিন্দরেরা কাহাকে বধ-কথন ক্রেশে ফেলিতেছে, কোথাও দ্বংখিতের আর্তনাদ; কোথাও ক্রিমকীট ও ভীষণ ক্রুরেরা কাহাকে খাইতেছে, কোথাও বা দ্বংশ্রব লোমহর্ষণ কর্ণ বিলাপ। কাহাকে শোণিতবাহিনী বৈতরণী বার্বার পার করাইতেছে, কাহাকেও প্রনঃ প্রনঃ তশ্ত বাল্বেকায় ল্টাইতেছে; কাহাকে অসিপ্রকান ছিম্ভিয় করিতেছে; কাহাকে ঘোর রোরব নরকে, কাহাকে ক্রে নদীতে এবং কাহাকেও বা ক্রেথারায় ফেলিতেছে। কোথাও কেই জলপ্রাথী, কেহবা ক্র্থার্ত। ঐ সব জীব শবের ন্যায় কল্কালমান্তাবিশ্বট বিবর্ণ ও দীন। উহাদের গান্ত মলপ্রেক লিশ্ত ও রুক্ষ এবং কেশ উল্মৃত্ত। বাবণ ব্যবলাকে ঐর্প

অসংখ্য জীবকে দেখিতে পাইল। আবার কোথাও দেখিল, অনেকে স্বক্তপুণ্য-বলে গতিবাদ্য লইয়া রমণীয় প্রাসাদে প্রমোদস্থ অন্ভব করিতেছে। যে গোদান করিয়াছিল সে দানফল ক্ষীর, অল্লদাতা অল্ল এবং গৃহদাতা ধনরত্নে পূর্ণ রমণী-সঙ্কুল গৃহ পাইয়াছে। তখন মহাবল রাবণ বলপূর্বক ফলুগানিপীড়িত ব্যক্তি-দিগকে উন্মান্ত করিয়া দিল। পাপিন্ট নারকীদিগের অদ্ভেট মূহ্তের জন্য আচিন্তিত অতকিত সমুখ উপস্থিত। তদ্দুভেট প্রেত রক্ষকগণ কোধভরে রাবণকে আক্রমণ করিল। চতুদিকে তুম্ল শব্দ। উহারা প্রন্থকের উপর অস্থান্স্য নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং অপেক্ষণের মধ্যে উহার বেদি, তোরণ প্রভৃতি অল্প-প্রত্যুক্ষ ভান ও চ্প্ করিয়া দিল। কিন্তু ঐ দেবরথ ক্ষয় হইবার নয়। উহা ক্ষণকাল-মধ্যেই আবার পূর্ববং হইল।

মহাবীর রাবণ যমসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার সচিবগণের সর্বাণ্য অন্দ্র ক্তবিক্ষত ও শোণিতে লিশ্ত। রণস্থল অতিমান্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। ব্যের অন্চরগণ রাবণের প্রতি নির্বাচ্ছিল শ্লুবৃষ্টি করিতে লাগিল। উহার দেহ জর্জরীভাত ও র্বাধরধারায় সিন্ত। সে তংকালে কুস্মিত অশোকবক্ষের ন্যায় স্পোভিত হইল। পরে ঐ মহাবীর ফ্রোধারিষ্ট হইয়া যমসৈন্যের প্রতি শ্লু, গদা, প্রাস, শাল্ল, ডেরিক্র শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহারাও ঐ সমস্ত অস্ত্রুক্ত নিরাসপ্রক উহাকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং উহাকে বেন্টন করিয়া উইতোপরি বারিধারার ন্যায় শ্লুল ও ভিন্দিপাল বৃষ্টি করিয়া উহাকে নির্ক্তিরসে করিয়া ফেলিল। এই অবসরে রাবণ প্র্ণক পরিত্যাগ করিল। উইল্লি প্রহারবাধা মৃহ্ত্রমধ্যে বিদ্বিত। সে জ্যোধ্যরে সাক্ষাং কৃতান্তের ন্যায় বিশ্ববিত। ক্রের্বান্ত অস্ত্র সম্পান ও অক্রের্বান এবং ভিন্ট ভিন্ট বিশ্ববিত। সে ক্রের্বান ক্রের্বান ও ক্রের্বান প্রক্রিকরাল প্রবৃধ্ধ অণিনর ন্যায় ভীষণ। উহা নিক্ষিত হইবামান্ত ব্যক্ষলতাদি সমস্ক ভস্মসাং করিয়া চলিল। ব্যের সৈন্যগণ উহার প্রথব তেজে দণ্য হইয়া ইন্দ্রখন্তের ন্যায় পড়িতে লাগিল। তম্পর্ণনে রাবণ ও তাহার সচিবগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মেদিনীও ক্রিণতে লাগিল।

শ্বাবিংশ স্পর্ণ য় বম ঐ সিংহনাদ শ্বানিয়া ব্বিলেন ন্বপক্ষে সৈন্যক্ষয় ও পর পক্ষ বিজয়ী ইইয়ছে। তখন জোধে তাঁহার নেত্র আরম্ভ ইইয়া উঠিল। তিনি সার্রাথকে কহিলেন, সার্রথে! তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া আইস। সার্রাথ আবিলন্বে দিব্য রথ স্ব্সান্তিত করিয়া আনিল। যম ষ্পুধ্বেশে রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সম্মুখ্যে সর্বসংহারক ম্পুগরধারী সাক্ষাং মৃত্যু এবং পাশ্বে আনিবং প্রদীশ্ত মৃতিমান কালদন্ত। তখন সমস্ত জীব ঐ সর্বলোকভীষণ রোষক্ষায়িতলোচন কৃতান্তকে দেখিয়া যারপরনাই শন্তিকত ইইল। দেবগণ্ও ভয়ে কম্পিত ইইল লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে যমের রথ ভীম ঘর্ষর রবে রণস্থলে উত্তীর্ণ ইইল। রাবণের অলপপ্রাণ সচিবেরা ঐ ঘোরদর্শন রথে যমকে দেখিয়া উহার সহিত যুন্ধ করা দ্বক্র বোধে ভয়মোহে পলাইতে লাগিল। কিন্তু তংকালে রাক্ষ্মরাজ রাবণ কিছুমান ভীত বা বিচলিত ইইল না। অনন্তর যম ও রাবণের ঘোরতর যুন্ধ আরশ্ভ হইল। যম জোধাবিক্ট ইইয়া শক্তি ও তোমর অশ্বে রাবণের মর্মস্থল ছিল্লভিল করিলেন। রাবণ স্ক্রেথ ইইয়া উহার রথে।পরি

বারিধারার ন্যায় অস্ত্রবৃদ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুমাত্র প্রতিকারে সমর্থ হইল না। এইরূপে ক্রমশঃ সাতরাত্রি তুম্বল যুন্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় তথায় আসিয়া দেবতা গন্ধর্ব সিম্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতি রন্ধাকে অগ্রে লইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। তৎকালে যেন মহাপ্রলম্ন উপস্থিত। রাবণ বন্ত্রবৎ ধন্য বিস্ফারণ-প্রেকি শরে শরে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে চার শরে মৃত্যুকে ও সাত শরে সার্রাথকে বিষ্প করিয়া, অসংখ্য শরে বমের মর্মস্থল ছিল্নভিন্ন করিতে লাগিল। যমও যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। উ'হার মূখ হইতে জনালাকরাল কোপাণিন নিঃশ্বাসধ্মের সহিত নিগতি হইতে লাগিল। এই অভ্তত ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তখন মৃত্যু ক্লোধাবিষ্ট হইয়া যমকে কহিল, রাজন্ ৷ তুমি আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি এই পাপিণ্ঠ রাক্ষসকে এখনই বিনাশ করিতেছি। আমার স্বাভাবিক মর্যাদা এই বে, যে আমার চক্ষে পাড়িবে সে আর বাঁচিবে না। শ্রীমান হিরণ্যকশিপার, নম্চি, শম্বর, নিসন্দি, ধ্মকেতু, বৈরোচন, বলাী, দৈতারাজ শভ্জ্ব, বৃত্ত, বাণ, শাস্ত্রবিৎ রাজিষি, গন্ধর্বা, উরগ, খবি, যক্ষ, পক্ষী, অণসরা, অধিক আর কি, যুগান্তকালে এই সসাগরা প্রথিবী পর্যানত আমি ধরংস করিয়াছি। রাক্ষস রাবণের কথা ত সামান্য, এক্ষণে যাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম ইহাদের ব্যতীভও অনেকানেক মহাবল বীর আমার দৃণ্টিপাতমাত বিনন্ট ইইয়াছে। অতএব, রাজন্ ! অপ্রে একবার আমায় ছাড়িয়। দিন। আমি এই দভেউ ইহাকে বিনাশ করিছে অতি প্রবল বীরও আমার

চক্ষে পড়িলে বাঁচিবে না। ইহা আমার শাস্ত নহ কিন্তু স্বাভাবিক মর্যাদা।
প্রবলপ্রতাপ যম কহিলেন, মৃত্যু! তৃদ্ধি বির হও, আমিই ঐ দূর্ব ত্তকে বিনাশ
করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ক্রোধে প্রক্রিলাচন হইয়া স্বহস্তে আমায় কালদণ্ড
উত্তোলন করিলেন। উ'হার পানেব ইললপাশ এবং আন্দিবং প্রদাণত বজ্রকম্প
স্বয়ং ম্পার। ঐ কালদণ্ড স্প্রেরা নিক্ষিণত হওয়া দ্রে থাক দৃষ্টমান্তই জাবের
প্রাণ নন্ট হয়। উহা জনাল্যবিরা ভীতমনে পলাইতে লাগিল এবং দেবগণ্ও অধার
হইয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা তথায় প্রাদ্ধর্ত ইইয়া কহিলেন, ধর্মরাজ! তুমি রাবণকে এই কালদন্ডে বিনাশ করিও না। আমার বরে ঐ দ্ব্রু স্রাস্বরের অবধ্য ইইয়া আছে। স্তরাং উহাকে বিনশ্ট করিলে আমার কথা বার্থা ইইবে। এইটি তোমার পক্ষে অন্টিত কার্যা। দেব বা মন্বেরর মধ্যে যে-কেহ হউন আমার কথার অন্যথাচরণ করিলে তাহার ন্যারা এই ত্রিলোক মিখ্যাদোবে নিশ্চম উপহত ইইবে। তুমি আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নির্বিশেষে যাহার প্রতি এই দার্ণ কালদন্ড নিক্ষেপ করিবে সে তৎক্ষণাং বিনশ্ট ইইবে। ইহার প্রয়োগ অমোঘ। সমস্ত জাবের মৃত্যু ইহার আয়ত্ত। ইহাকে স্থিট করিবার উদ্দেশ্যই আমার এইর্প। অতএব তুমি এই কালদন্ড ঐ রাক্ষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিও না। এই দন্ডপ্রহারে যদি এই নিশাচর মরিয়া যায় তবে আমার কথা মিখ্যা, অথবা যদি নাই মরে তবে আমার স্ট এই দন্ডও মিখ্যা। অতএব তুমি এখনই ইহা প্রতিসংহার কর। যদি লোকের ম্বাপেক্ষা করা তোমার উচিত হয় তবে আমার মিখ্যাদোষে লিশ্ত করিও না।

ষম কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের অধিপতি, আমি এখনই এই কালদন্ড প্রতিসংহার করিলাম। রাবণ আপনার বরপ্রভাবে স্বাস্থের অবধ্য হইয়া আছে। যদি আমি উহাকে বিনাশ করিতে না পারিলাম, তবে এই রণস্থলে থাকিয়া আর আমার কি ফল হইবে। এক্ষণে ইহার দ্ভিপথ হইতে অপস্ত হওয়াই আমার কর্তব্য।

এই বলিয়া ধর্মবাজ বম, রথ ও অশ্বের সহিত অল্ডধান করিলেন। দশগ্রীবও জয়ী হইয়া স্বনাম প্রখ্যাপনপূর্বক বমলোক হইতে নির্গত হইল। বম, মহার্ষণ নারদ, অন্যান্য দেবগণও ব্রহ্মার সহিত একাল্ড হুন্ট হইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

হয়ে বিংশ দর্গ ॥ রাবণ ধর্মরাজ বনকে এইর্পে পরাজর করিয়া সমর-সহার রাক্ষসগণের সহিত দাক্ষাং করিল। উহার ক্ষতবিক্ষত দেহে রক্তধারা বহিতেছে। মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসেরা জয়লাভনিবন্ধন উহার সম্বর্ধনা করিল। তংকালে ব্যের পরাজরে উহাদের বিক্ষরের আর পরিসীমা রহিল না। পরে রাবণ সকলকে লইয়া প্রপকে আরোহণপ্রক পাতালে প্রবেশ করিবার দিত্যের অধিষ্ঠান-ভর্মি, উরগগণের আশ্রেয়, বর্ণরক্ষিত মহাসমূর্তি প্রবেশ করিল এবং বাস্কৃতির ভোগবতী প্রীতে গমন ও নাগগণকে ক্রেস্কৃতির্বান করিল। রাক্ষসেরা তথায় উপদ্থিত হইয়া উহাদিগকে বৃদ্ধার্থ উর্বান করিল। নিবাতকবচগণ ব্লার বরে মহাবল ও অবধ্য। উভয়পক্ষে ক্রেস্কৃতির বৃদ্ধার্থ উপদ্থিত হইল। উহারা ক্রোধাবিণ্ট হইয়া শ্লে বিশ্লে কুলিশ হার্ম আস ও পরশ্ল ন্বারা পরস্পর পরস্পরক্ষতিবক্ষত করিতে লাগিল। ক্রিক্সর অতীত হইয়া বায় কিন্তু দ্বৈ পক্ষে জয় কি পরাজয় কিছ্ই হইল না

ইত্যবসরে ত্রিলোকের গতি অবিশসী ব্রহ্ম বিমানযোগে শীল্প তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিবাতকবচগণকে ধৃন্ধ হইতে ক্ষান্ত করিয়া কহিলেন, দেখ, এই রাবণ স্বাস্ত্রের অজেয় এবং তোমরাও আমার বরপ্রভাবে অন্যের অবধ্য হইয়া আছ। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে তোমরা এই রাবণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া যা-কিছু ঐশ্বর্য অবিভাগে ভোগ কর।

রাবণ অশ্নিসাক্ষী করিয়া নিবাতকবচগণের সহিত সথা স্থাপনপূর্বক সংবংসর কাল উহাদিগের বঙ্গে স্বগৃহনিবিশৈষে নানার্প স্থাসোভাগ্য ভোগ করিল এবং এই স্থাতাস্ত্রে উহাদের নিকট সে শতর্প মারা শিক্ষা করিয়া লইল। পরে ঐ মহাবীর তথা হইতে অশ্ননগরে উপস্থিত হয়। তথার কালকেয় নামক দৈতোরা বাস করিত। রাবণ শ্পণ্থাপতি লোলজিহ্ব বিদ্যুল্জিহেনর সহিত বলদ্শত কালকেয়দিগকে বিনাশ করিল। ঐ বৃদ্ধে মহাবীর রাবণের হঙ্গে মৃহ্তিমধ্যে চার শত দৈত্য বিনন্ধ হইয়াছিল।

পরে রাক্ষসরাজ রাবণ তথা হইতে বর্ণপর্বীতে উপস্থিত হয়। উহা কৈলাস পর্বতের ন্যায় ধবল। তথায় দ্বশ্বস্লাবিণী কামধেন্ব স্বর্গতি অবস্থান করিতেছেন। উ'হারই নিঃস্ত দ্বশ্বে ক্ষীরোদ সম্দু উৎপন্ন। উ'হা হইতে শীতর্গিম চন্দ্র প্রাদ্তব্ত হইয়াছেন। ই'হাকে আশ্রয় করিয়া ক্ষেণপায়ী থাষিগণ জ্বীবিত আছেন। ই'হা হইতেই পিতৃগণের স্বধা ও অমৃত উৎপন্ন হয়। রাবণ সেই স্বর্গতিকে

প্রদক্ষিণপর্থক স্রক্ষিত বর্ণালয়ে প্রবেশ করিল। ঐ প্রবীর চারিদিকে জলধারা। উহাতে সকলেই নিত্য স্থে রহিয়াছে। রাবণ তন্মধাে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল, এই অবসরে রক্ষকেরা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিল। তথন ঐ দ্বর্থ রাক্ষস উহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কহিল, তোমরা শীঘ্র বর্ণকে গিয়া বল, যুদ্ধাথী রাবণ উপস্থিত। তুমি হয় তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর, নয় তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জালপ্রটে পরাজয় স্বীকার কর। পরাজয় স্বীকার করিলে ভয়সম্ভাবনা কিছুমান্ত থাাকিবে না।

অনন্তর মহাত্মা বর্ণের পতে ও পৌতগণ রাবণের এই কথায় ফ্রোধাবিষ্ট ছইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উ'হাদের সহিত মন্ত্রী গো এবং প্যুকর। উ'হারা প্রাতঃসূর্যকান্তি রূপে আরোহণপূর্বক সসৈন্যে রণম্থলে উপস্থিত ছইলেন। উভয় পক্ষে ঘারতর যুখ্য আরুদ্ভ হইল। রাবণের অমাত্যেরা ক্ষণকাল-মধ্যে বর্ণসৈন্য ছিল্লভিল্ল করিয়া তাঁহার প্রগণকে নিপনীড়িত করিল। তথন ধর্ণের প্রেরা স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয়দর্শনে রথের সহিত শীন্ত আকাশে উত্থিত হইলেন। উপযুক্ত স্থানলাডে ঘোরতর যুস্থ হইডে লাগিল। উ'হারা অণিনকন্প শরে রাবণকে পরাত্ম্যথ করিয়া হৃত্মনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তম্পুডেট মহোদর অতিমাত্র ক্রোধাবিল্ট হইল এবং মৃত্যুক্তিপরিত্যাগপ্রক বর্ণের প্রেগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইরা উ'হোদিগুক্তিস্পীঘাত করিল। পরে বর্ণের প্রেরা আকাশ হইতে ভ্তলে অবতীর্ণ হইতেন। মহোদর উ'হাদের অন্ব ও
সারথিগণকে বিনন্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ঐ সমস্ত মহাবার
রথশ্না হইয়া প্নর্বার আকাশে টেইডে হইলেন। দেবপ্রভাবনিবন্ধন উ'হাদের
প্রহারবাথা কিছুমান নাই। উ'হাদে সরাসনে শরসন্ধানপ্র ক মহোদরকে বিন্ধ
করিয়া জোধভরে রাবগকে কেন্দ্র করিলেন। পর্বতের উপর ব্লিটপাতের ন্যায় উহার উপর বক্সতুল্য দার গ্রেকিল মহাবেগে পড়িতে লাগিল। রাবণও যাগানত-বহির ন্যায় ক্লোধে প্রদৰ্শিত হইয়া শর্মানকরে উত্তাদের মর্মান্ডেদপ্রেক ম্বল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শাঁক্ত ও শতঘ্মী নিক্ষেপ করিল। তথন বর্ষপাত্রগণের পদাতি যারপরনাই অবসন্ন, যদ্টিবর্ষবিয়ুস্ক হৃষ্টিতস্কল যেন মহাপুঞ্কে নিপ্তিত ও নিশ্চেষ্ট হইল। মহাবল রাবণ বর্ণপ্রেদিগকে বিহরল ও বিষয় দেখিয়া মহাহর্ষে মেঘবং গভীর নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বরুণপুতেরাও য**ুদে**ধ পরা মুখ হইয়া সমৈন্যে পলারন করিলেন।

ইতাবসরে রাবণ উহাদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিল, বীরগণ! তোমরা বর্ণকে সংবাদ দেও। বর্ণের মন্ত্রী প্রহাস কহিল, রাক্ষসরাজ! নীরাধিপতি বর্ণ সংগতি শ্নিবার নিমিশু রক্ষলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তোমার ব্যা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত বর্ণকুমার প্রাজিত হইয়াছেন।

প্রক্ষিণত ১ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হর্ষনাদ পরিত্যাগপর্থক স্থান ঘোষণা করিয়া বব্দালয় হইতে নিজ্ঞানত হইল এবং যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া আকাশমার্গে লঙকায় চলিল।

অনন্তর রাবণ গতিপ্রসঙ্গে ঐ অশ্মনগরে এক রমণীয় গৃহ দেখিতে পাইল। উহার তোরণ বৈদ্যমিয়, দতন্ত দ্বর্ণময় এবং সোপান ফাটিক ও হীরকময়। উহা

মুক্তাজালে শোভিত ও কিঙ্কিণীজড়িত। উহার ইতস্ততঃ বেদি ও আসন। রাবণ ঐ অমরাবতীতুলা উৎকৃষ্ট গৃহ দেখিয়া প্রহস্তকে কহিল, বীর! তুমি শীঘ্র গিয়া জান এই পর্বতবং স্পৃশ্য গৃহটি কাহার?

প্রহুস্ত রাবণের আদেশমাত্র ঐ গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, উহার প্রথম কক শ্না। এইরূপ আরও সাতটি কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া পরে একটা অণ্নিশিখা দেখিতে পাইল। তল্মধ্যে এক প্রেম বিরাজমান। তিনি দৃষ্ট হইবামাত্র হৃষ্টমনে অট্হাস্য করিলেন। প্রহুস্ত উ'হার ঐ হাস্যরব শূনিবামার ভরে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরে সে এই ব্যাপার দেখিয়া শীঘ্র নিম্কান্ত হইল এবং রাবণকে গিয়া সমুহত কহিলা

অনন্তর রাবণ পর্পেক হইতে অবরোহণপূর্বক ঐ গ্রে প্রবেশ করিতেছিল, ইত্যবসরে এক কৃষ্ণকার ভীষণ পরে ব লোহম বলহন্তে দ্বার অবরোধপর্বেক উহার সম্মাথে দাঁডাইলেন। উহার ললাটে চন্দ্রকলা, জিহুনা জনালাকরাল, চক্ষ্ম রক্তবর্ণ, নাসিকা ভীষণ, হন্ম সম্প্রশস্ত, মুখে শমশ্রু, অস্থি নিগ্রুত, ওপ্ট বিশ্ববর্ণ আরম্ভ, দশ্ড অতিসঞ্জন এবং গ্রীবা হিরেখার অধ্কিত। রাবণ ঐ পরেইবকৈ দেখিবামার অতিশয় ভীত ও কণ্টকিত হইরা উঠিল। উহার হংগিণ্ড মুহুমাহু স্পান্দত এবং সর্বাণ্গ কন্পিত হইতে লাগিল। সে ক্রিপ অপ্রীতিকর দ্র্নিমিত্ত উপ্রিথত দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইল। তথ্নতাই ভীমদর্শন প্রের উহাকে চিন্তিত দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি বিন্তুত মনে বল কি চিন্তা করিছে? আইস, আমি তোমার সহিত্ত ক্ষেত্র করিব। এই বলিয়া ঐ প্রুষ্থ আবার কহিলেন, তুমি কি দানবরাজ স্থালার সহিত যুদ্ধ করিব। এই বলিয়া ঐ প্রুষ্থ আবার কহিলেন, তুমি কি দানবরাজ স্থালার সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? অথবা তোমার যাহা ভালা বোধ হয়, বল বিন্তু বিদ্ধানী উঠিল। পরে সে ধৈর্যাবলন্দ্রনপূর্বক কহিল, ঐ গ্রে যিনি অক্ষম ভান কে? আমি উহারই সহিত যুদ্ধ করিব।

অথবা তোমার যা ভাল ব্রের হর তাহাই আমাকে বল।

পুরুষ কহিলেন, ঐ গুহে যিনি অবন্ধান করিতেছেন উনি দানবরাজ বলি। ইনি অতি উদারস্বভাব মহাবীর ও গণ্ণেবান। ইনি পাশধারী কৃত্যান্তের ন্যায় ভীষণ এবং তর্ন স্থেরি ন্যায় তেজস্বী। ইনি ষ্ণেধ কদাচ বিমুখ হন না। ইনি কোপনস্বভাব দূর্জয় বিজয়ী ও প্রিয়ংবদ। উ'হার স্বার্থপরতা নাই। ইনি গুরু ও ব্রাহ্মণের একান্ত অনুরাগী। ইনি সকল কার্যেই দেশকালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি মহাসত্ত্ব সভ্যবাদী ও সৌমাদর্শন। ইনি সাদক্ষ ও স্বাধ্যায়-সম্পন্ন। ইনি বায়বং মহাবেগ ও বহির নাায় তেজম্বী। ই'হার তেজ স্থেরি ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ। ইনি দেবতা উরগ ও পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণী হইতে কখন ভীত হন না। রাক্ষস! তুমি ই হারই সহিত খুন্থ করিতে চাও? এক্ষণে ই'হার সহিত ফুম্ব করিতে যদি তোমার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আইস এবং শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর দশগুৰীৰ দানবরাজ বলির সান্নিহিত হইল। তথন বহিবৎ তেজুম্বী স্থেরি ন্যায় দুনিবিক্ষা বলি উহাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন এবং উহাকে সহসা স্বীয় ক্রেড়ে লইয়া কহিলেন, দশগ্রীব! বল আমি তোমার কি করিব এবং কোন অভিপ্রায়েই বা তুমি এই স্থানে আসিয়াছ?

রাবণ কহিল, দানবরাক্ত ! আমি শানিয়াছি বিষ্ণা তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন ? আমি সেই বন্ধন হইতে তোমায় নিশ্চয় মুক্ত করিতে পারি।

তখন বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই বিষয়ে আমার কিছ্ বলিবার এবং তোমারও জানিবার ইচ্ছা আছে, এক্ষণে কহিতেছি, শুন। ঐ যে কৃষ্ণকায় পূর্য ন্বারদেশে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন উনি ভ্তপূর্ব মহাবীর দানবসকলকে স্বীয় বাহ্বলে বশীভ্ত করিয়াছেন। উনি দ্রতিক্রমণীয় সাক্ষাৎ কৃতানত। ঐ মহাবলই আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। জীবলোকে এমন কে আছে যে উ'হাকে অতিক্রম করিতে পারে। উনি সর্বসংহারক কর্তা ও ভূবনাধিপতি। উ'হারই প্রসাদে সকলে দ্ব-দ্ব কার্যে প্রবৃত্ত আছে। উনি ভূতে ভবিষাৎ ও বর্তমানের নিয়ন্তা। তুমি ও আমি আমরা কেহই উত্থাকে জানি না। উনি কলি ও সর্বসংহারক কাল। উনি চিলোকের হর্তা কর্তা ও বিধাতা। উনি চরাচর ভত্ত-সকল সংহার করেন এবং প্রনর্বার এই অনাদি ও অনস্ত বিশেবর স্থিট করিয়া থাকেন। উনি যজ্ঞ দান ও হোম। উনি সকলের রক্ষক। ত্রিভাবনে উ'হার তুল্য আর কেহই নাই। রাবণ! ডোমাকে, আমাকে ও পূর্বতন যে সমস্ত বীর ছিল উনি সকলকেই পশ্বেৎ গলে রুজ্র দিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকেন। বৃত্ত, দন্তু, শ্বক, শশ্ভ্ব, নিশ্ব্নভ, শ্বন্ড, কালনেমি, প্রাহ্মাদি কটে, বৈরোচন, মৃদ্ব, যমল অর্জনে, কংস, মধ্য ও কৈটভ ই'হারা মহাবলপরাক্তান্ত্ বীর ছিলেন। এই সমস্ত অজ্বন, কংস, মধ্য ও কেচত হ'হারা মহাবলপরাক্তাত বার ছিলেন। এই সমস্ত বার বিবিধ বজা ও তপস্যা করিয়াছেন। ই'হারা মৃত্তিই মহান্যা ও যোগধমাঁ। ই'হারা ঐশ্বর্থ পাইয়া নানার্প ভোগস্থ অন্তেই মহান্যা ও যোগধমাঁ। যজা অধ্যয়ন ও প্রজাপালন করিয়াছেন। ইহিলা স্বপক্ষরক্ষক ও প্রতিপক্ষের ক্ষমকারক। অন্যলোকের কথা কি, দেবলাকেও ই'হাদের সমকক্ষ কেহ নাই। ই'হারা বার, আভিজাতাসম্পন্ন, স্বিন্দেশাল, স্ববিদ্যাবিং ও ব্লেধ অপরাত্ম্য থ টিহারা বারংবার দেবলৈকে পরাজয় ও দেবরাজা শাসন করিয়াছেন। ই'হারা স্বগণের অপ্রিয়বার বিক্রে পরিস্বাত্তি পরাজয় ও দেবরাজা শাসন করিয়াছেন। ই'হারা স্বগণের অপ্রিয়বার বিক্রে তিনি তাহা জানেন এবং তংকালে স্বয়ং প্রাদ্ধিত হইয়া স্বকার্য সাধনপূর্বক প্নর্বার আপনাতে আপনি অধিকান করিয়া প্রাক্তিয়া প্রাক্তিয়া এবকাং। এই ইনিট সেই সমস্ত সাধানত আপনি অধিকান করিয়া প্রাক্তিয়া এবকাং। এই ইনিট সেই সমস্ত সাধানত আপনি অধিকান করিয়া প্রাক্তিয়া এবকাং। এই ইনিট সেই সমস্ত স্বাত্তি আপনাতে আপনি অধিকান করিয়া প্রাক্তিয়া প্রাক্তিয়া এবকাং। এই ইনিট সেই সমস্ত স্বাত্তিক স্বাত্তিয়া প্রাক্তিয়া প্রাক্তিয়া এবকাং। এই ইনিট সেই সমস্ত স্বাত্তিক স্বাত্তিক সাধানত আপনি অধিকান করিয়া প্রাক্তিয়া এবকাং। এই ইনিট সেই সমস্ত স্বাত্তিক স্বাত্তিক স্বাত্তিয়া প্রাক্তিয়া এবকাং। এই ইনিট সেই সমস্ত স্বাত্তিক স্বাত্তিক স্বাত্তি বার্থিয়া প্রাক্তিয়া এবকাং। এই ইনিট সেই সমস্ক্ত স্বাত্তিক স্বাত্তি স্বাত্তিক আপনি অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। রাবণ! এই ইনিই সেই সমদত কামর্পী দানবকে বধ করিয়াছেন। যাঁহারা যুল্খে দুর্ধর্ষ এবং অপরাজিত শুনা যায়, তাঁহারাও ই'হার বলে বিনন্ট হইয়াছেন।

এই বলিয়া দানবরাজ্ব বলি পনেবার কহিলেন, রাবণ! ঐ বে দীপ্তহ,তাশনতুল্য কুপ্তল দৃষ্ট হইতেছে তুমি উহা লইয়া আমার নিকট আইস। পরে আমি
তোমাকে বন্ধনম্ভির কথা বলিব। তুমি এই বিষয়ে আর বিশ্বন্দ করিও না।

বলগাবিত রাবণ এই কথা শ্নিবামাত হাস্য করিয়া কুডলের নিকটম্থ হইল এবং অবলীলাক্তমে ভাহা উৎপাটন করিল। কিন্তু কিছুতেই ভাহা উথের্ব তুলিতে পারিল না। পরে সে লজ্জাক্তমে প্নবর্গর চেল্টা করিল কিন্তু কুডল উথের্ব উঠাইবামাত স্বয়ং রক্তাক্ত দেহে ছিল্লমূল শালব্দের নাায় ভ্তলে পতিত হইল। তন্দ্র্টে উহার সচিবেরা হাহাকার করিয়া উঠিল। অনন্তর রাবণ ক্ষণকাল-মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া গালোখান করিল এবং লজ্জায় মন্তক অবনত করিয়া রহিল। তথন বলি কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আইস এবং আমি ষা বলি শ্ন। দেখ, তুমি ঐ যে মণিখচিত কুডলাটি তুলিলো উহা আমার প্রেপিতামহ হিরণ্যকশিপরে কর্ণাভরণ ছিল। উহা এই স্থানে এতাবং কাল পড়িয়া আছে। তাহার আর এক ম্কুট পর্বতন্ত্রগ বেদিবং পতিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর হিরণ্যকশিপরে মৃত্যু ও বার্থি কিছুই ছিল না। এবং তাহার হিংসা করিতে

পারে এমন আর কেইই ছিল না। কি দিবা কি রাত্রি কি উভর সম্থা কোন সময়েই তাঁহার মৃত্যু নাই, এইর্প নির্ধারিত ছিল। কি জল, কি স্থল, কি অস্ত্র, কি শস্ত্র কোন স্থানে কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু নাই এইর্প নির্ধারিত ছিল। একদা প্রহ্যাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর বাদান্বাদ উপস্থিত হয়। ঐ সময় এক ন্সিংহাকার ভীষণ বীর প্রাদৃত্তি ইইয়া হিরণাকিশপ্তে তীক্ষা দৃষ্টিতে নিরীকণ করিলেন। সকলে বারপরনাই ভীত হইল। তখন ঐ ন্সিংহর্পী মহাবীর দৃই হস্তে হিরণ্যকশিপ্তে তৃলিয়া নখর খারা বিদার্গ করিলেন। যিনি এই অভ্তুত কার্য করিয়াছিলেন তিনিই ঐ নিরঞ্জন বাস্ত্রে শ্বারে দণ্ডায়মান। আমি ঐ দেবাদিদেবের মহিমা কীর্তনি করিতেছি, বাদ তোমার হৃদয়ে প্রখা থাকে ত খন্ন। ঐ বে মহাপ্রের খারে দণ্ডায়মান উনি সহস্ল সহস্ল ইন্দ্র, অসংখ্য দেবতা এবং অসংখ্য ক্ষিকে বহুকাল স্ববশে রাখিয়াছেন।

রাবণ কহিল, আমি সাক্ষাং মৃত্যুর সহিত প্রেতরাজ বমকে দেখিয়াছি।
তাঁহার হতে পাশ, চক্ষ্ রক্তবর্ণ, জিহনা বিদ্যুতের ন্যায় তাঁকা,তেজ, বেশ অতিমার
ভয়ানক, কেশজাল উধর্নগত, সপ ও ব্লিচক রোমরাজি, দংদ্যা উংকট এবং
সব্লিগ জনালাকরাল। তিনি স্বের্র ন্যায় দ্বিন্রীকা, স্বভ্তভীষণ, যুম্ধে
অপরাক্ষ্ম্থ ও পাপের দশ্ভদাতা। আমি সেই বমকে স্কুজ্য করিয়াছি। দানবরাজ!
তাদ্বিষয়ে আমার ভয় বা দ্বংথ কিছন্মার হর নাই কিন্তু তুমি বাঁহাকে দেখাইতেছ
আমি উহাকে জানি না। একলে বল উন্

আমি উহাকে জানি না। একণে বল উনি তেই বিধাতা নারায়ণ হার। ইনি বানত, কপিল, জিফা, নুমিংহ, কুড়িলি, সুধামা ও পাশহস্ত। ইনি আদশ-স্বাত্লা তেজস্বী, প্রাণপ্রের বিধাতা নারায়ণ হার। ইনি জনালাকরাল, বোগা ও ভত্তবপুর্বার হান লোকসকল স্ভিত ও পালন করিতেছেন এবং ইনিই মহাবল কাল বুড়া সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। ইনি বছা ও যাজা, ইনি চল্লধারী হার হান সর্বদেবময় ও সর্বজ্ঞানময়। ইনি সর্বরোগী মহার পা ও মহাভ্তে বলদেব। ইনি বারঘাতা, বারচকা, তিলোকগ্রের ও অবিনাশী। মোকাখা মনিগণ ইংহাকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। যিনি এই প্রের্থকে জানেন, তিনি আর পাপে লিশ্ত হন না। ইংহারই প্রসাদে সমরণ শতব ও যাগেবজের ফল লাভ হয়।

মহাবল রাবণ এই কথা শ্নিবামাত্ত কোধার্ণলোচনে অন্ত উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দ্তে মুখলধারী নারায়ণ হরি ভাবিলেন, আমি এই পাপাত্মাকে এখন বিনাশ করিব না। এই ভাবিয়া ব্রহ্মার প্রিয়সাধনেছার অন্তর্ধান করিলেন। রাবণও সেই প্রেয়কে তথার আর দেখিতে না পাইরা হর্যভরে সিংহনাদপ্র্বক বর্ণালয় হইতে নিজ্ঞানত হইল এবং যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিল তদ্বারাই বহিগমন করিল।

প্রক্ষিণত ২ ॥ অনন্তর রাবণ স্থোর্শিখরে রাত্রি বাপন করিয়া পৃত্পকে আরোহণপূর্বক স্বলাকে প্রশান করিল এবং ভধার গিরা সর্বতেজাময় স্বতি দেখিতে পাইল। স্বের পরিধান রন্ধচিত কল, হলেত স্বলকের্র, কর্ণে কৃন্ডল, কন্টে রক্তমালা, সর্বাজ্যে রক্তম্পন এবং বাহন উচ্চৈঃপ্রবা। তিনি আদিদেব অনাদি অমধ্য লোকসাক্ষী ও জগৎপতি। রাবণ স্বাক্ত দেখিয়া এবং

তাঁহার তেন্ধোবলে কাতর হইয়া প্রহস্তকে কহিল, প্রহস্ত! তুমি স্থেরি নিকট ষাও এবং গিয়া আমার নিদেশান্সারে বল, রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত। তুমি হয় তাহার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল পরান্ধিত হইলাম।

প্রহস্ত স্থের নিকটস্থ হইল। স্থের দ্বারদেশে পিণ্গল ও দন্টী নামে দ্ই দ্বারপাল ছিল। প্রহস্ত তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণের অভিপ্রায় জ্ঞাপনপূর্বক স্থাতেজে প্রদীশ্ত ও মৌনী হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরে দন্টী স্থের নিকট গিয়া তাহাকে অভিবাদনপূর্বক রাবণের এই কথা নিবেদন করিল। স্থা কহিলেন, দন্তিন্! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং তাহাকে হয় পরাজয় কয়, না হয় বলিও পরাজিত হইলাম। এই বিষয়ে তোমার যের্প অভিরাচ হইবে তাহাই করিও। পরে দন্টী রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া স্থের অভিপ্রায় বাজ করিল। রাবণও তথায় জয় বোষণা করিয়া প্রতিনিব্ত হইল।

প্রক্রিক ও ॥ অনশ্তর মহাবল রাবল রমণার সন্মের শ্লেগ রায়ি যাপন করিয়া চল্দ্রলোকে চলিল। ঐ সময় একটি প্রবৃষ রঞ্জেত্রছেলপ্রক অপসরাসমূহে সেবিত এবং উৎকৃত্য মাল্য ও অন্লেপনে সনুসন্তিত হইয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি অপসরোগণের জ্রোড়ে রতিপ্রান্ত এক তাহাদিগের চনুস্বনে জাগরিত হইতেছেন। রাবণ তাহাকে দেখিয়া অতিক্রি কোত্রলাবিত হইল। ইতাবসরে মহার্ষ পর্বতকে তথয়া উপস্থিত দেখিয়া অতিক্রি পাইয়া তাহাকে স্বাগত প্রশাস্ত্রক কহিল, খবে! আপনি প্রকৃত স্ক্রেই আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে জিল্লাসা করি ঐ যে প্রবৃষ রথার্ড ক্রিটা অপসরাদিগের সহিত বাইতেছেন, উনি কে? ঐ ব্যক্তি নিতান্ত নিল্লির সাহতেছি উহার হ্দরে ভয় নাই। মহার্ষ পর্বত কহিকেটা, রাক্ষসরাজ! শন্ন, আমি সমস্তই কহিতেছি। ঐ

মহর্ষি পর্বত কহিবের্ন্ত, রাক্ষসরাজ ! শ্ন, আমি সমস্তই কহিতেছি। ঐ প্রের্ব তোমারই ন্যায় স্বীয় স্কৃতিবলে লোকসকল জয় এবং রক্ষাকে পরিতৃষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি সোম পান করিয়া নিবিছাে উৎকৃষ্ট স্থানে চলিয়াছেন। তুমি বীর, এইর্প প্রাাা্রার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হওয়া তোমার উচিত নয়।

পরে রাবণ অদ্রে আর একটি প্র্যুষকে দেখিতে পাইক। তিনি মহাকায় তেজস্বী ও পরমস্কার। তিনি গীতবাদ্যে প্রমোদস্থ অন্ভব করিয়া যাইতেছেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া জিপ্তাসিল, দেবধে ! কিলবেরা ন্ত্যগীতে যাঁহাকে প্রাকিত করিতেছে, যাঁহার কান্তি অতি উম্জন্ন, উনি কে?

দেবর্ষি পর্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! উনি বীর ও সমর্বজ্ঞয়ী। উনি যুক্তে কথন বিমুখ হন নাই। উহার সর্বাণ্গ প্রহারে জীর্ণ। উনি প্রভার জন্য যুক্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উনি যুক্তে অনেককে নিপাত করিয়া স্বয়ং বিনগট হইয়াছেন। ঐ মহাখা নৃত্যগীতনিপুণ কিল্লরে শোভিত হইয়া চলিয়াছেন। এক্ষণে উনি ইন্দের অতিথি।

রাবণ পন্নবার জিল্জাসিল, দেবর্ষে! ঐ স্থেরি ন্যায় উজ্জ্বল প্রের্যটি কে? পর্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে স্বর্ণময় রথে প্র্চন্দ্রস্কানন প্রের্থ বিচিত্র আভরণ ও বস্ত্র ধারণপূর্বক অস্সরোগণে সেবিত হইয়া যাইতেছেন উনি অথীদিগকে বিস্তর স্বর্ণ দান করেন। এক্ষণে উনি শীঘ্রগামী বিমানে স্বোপাজিতি লোকে চলিয়াছেন। রাবণ কহিল, দেবর্ষে! ঐ যে সমুস্ত রাজা

গমন করিতেছেন, উ'হাদিগের মধ্যে কেহ প্রাথিত হইলে আজ আমার সহিত ধৃদ্ধ করিতে পারেন কি না? বলুন আপনি আমার ধর্মীপতা। পর্বত কহিলেন, রাবণ! এই যে সমস্ত রাজাকে দেখিতেছ, ই'হারা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। যিনি এ বিষয়ে প্রস্তৃত আছেন কহিতেছি, শুন! মান্ধাতা নামে সংতদ্বীপের অধিপতি এক রাজা আছেন। তিনিই তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন। রাবণ জিজ্ঞাসিল, দেবর্ধে! বলুন, সেই রাজা মান্ধাতা কোথায় আছেন, আমি তথায় যাইব। পর্বত কহিলেন, রাবণ! রাজা যুবনাদেবর পুত্র মান্ধাতা সসাগরা সদ্বীপা প্রিবী জয় করিয়া এই স্থানে আসিবেন।

এই অবসরে বলগবিত রাবণ দেখিল, অযোধ্যাধিপতি মহাবীর মান্ধাতা স্বর্ণময় স্পোডন রথে আগমন করিতেছেন। তাঁহার সর্বাপা গলেধ লিপত এবং প্রাী অতি অপ্রে। তাঁহাকে দেখিয়া রাবণ কহিল, তুমি আমার সহিত যুখ্ধ কর। মান্ধাতা হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষস! যদি তোমার প্রাণের মমতা না থাকে তবে আমার সহিত যুখ্ধ কর। রাবণ কহিল, যে মহাবীর বর্ণ কুবের ও যম হইতেও ভীত হয় নাই সে এক জন মন্ধ্য হইতে ভয় পাইবে?

এই বলিয়া রাবণ ক্লোধে প্রদীশ্ত হইয়া রাক্ষসগণকে বৃন্ধার্থ আদেশ করিল। তখন উহার সচিবেরা ক্রোধাবিল্ট হইরা মাধ্যাতার ক্রিক শরবৃণ্টি করিতে প্রবৃত্ত

হইল। মহাবল রাজা মাধ্যাতাও মহোদর, বিরুক্তি অকশ্পন, শ্রুক ও সারণকে

শর প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রহুল্ড উহারে লক্ষা করিয়া শরক্ষেপ করিল

কিন্তু মাধ্যাতা অর্ধপথে তাহা খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং আশন

যেমন তৃণরাশিকে দশ্ধ করে সেইর্প কিলি ভ্রশ্নতী ভক্ল ভিল্পিল ও তোমর

শ্বারা রাবণের সচিবগণকে দশ্ধ করিছে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর জোধাবিল্ট

হইয়া কাতিকেয় যেমন জেকি স্বিত্তিক বিদাণি করিয়াছিলেন সেইর্প পাঁচ

তোমর খ্রারা প্রহুল্ভকে বিক্তি করিলেন এবং স্ব্যুল্ডকেলা এক মাধ্যের বিভালিক তোমর ম্বারা প্রহম্ভকে ক্রিজেন ক্রবং ব্যদ-ডতুলা এক মন্শার বিঘ্রণিত করিয়া মহাবেগে রাবণের রিথে নিক্ষেপ করিলেন। মুন্গর বছ্রবং মহাবেগে নিপতিত হইল। রাবণও মুছিতি হইয়া ইন্দুধ্যক্তের ন্যায় ভ্তলে পড়িল। তথন পূর্ণচন্দ্র দেখিলে সমন্দ্রের জল যেমন স্ফীত হয় তদ্রুপ রাবণকে পৃতিত দেখিয়া প্রীতি ও হর্ষভরে মাধাতার বলবীর্য বধিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসসৈনোরা হাহাকার করিতে লাগিল এবং রাবণকে গিয়া বেম্টন করিল। অনুন্তর বহুক্ষণের পর রাবণের সংজ্ঞালাভ হইল এবং শরক্ষালে রাজা মান্ধাতাকে পাঁড়ন করিতে লাগিল। মাধ্যতা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসসৈন্য উত্থাকে মূর্ছিত দেখিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ ও কোলাহল করিতে লাগিল। পরে অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতা মুহুত মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং রাবণের ব্রেখাৎসাহ দেখিয়া অতিমার ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি অনবরও শরবৃষ্টি করিয়া রাক্ষসসৈন্য বিনন্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধন্বভৌজ্কার ও শরপাতের শন-শন শব্দে উত্তালতরৎগ মহাসম্দ্রের ন্যায় রাক্ষসেরা অত্যন্ত অম্থির হইয়া উঠিল। মন্ধ্য ও রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মান্ধাতা ও রাবণ উভরে বীরাসনে উপবিষ্ট এবং একান্ত ক্লোধাবিল্ট। উ'হারা পরম্পর পরম্পরের প্রতি শরত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর রাবণ ভীষণ রোদ্রান্দ্র পরিত্যাগ করিল। মান্ধাতা আপেনয়াস্ত্র স্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। রাবণ গান্ধর্বাস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং মান্ধাতা বার্ণান্দ্রে তাহা বিদূরিত করিলেন। পরে তিনি শরাসনে ত্রৈলোকভয়বর্ধন ধোররূপ পাশ্বপতাস্ত সন্ধান করিলেন। উহা রুদ্রের

বরপ্রভাবলব্ধ। ঐ অস্ত্র দেখিয়া স্থাবর জংগম সমস্ত জীব কাঁপিতে লাগিল। দেবতারা ভীত হইলেন। নাগগণ শিহরিয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহর্ষি প্রলম্ত্য ও গালব ধ্যানবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং যুস্থস্থলে আগমন-প্রেক মান্ধাতাকে ক্ষান্ত করিয়া রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ মান্ধাতার সহিত উহার সন্ধাবন্ধনপ্রেক অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রক্রিক্ত ৪ १। অনন্তর রাবণ দশ সহস্র যোজন উধের্ব বায়্পথে উথিত হইল। তথায় সর্বগ্নান্বিত হংসেরা নিয়ত অবস্থান করিতেছে। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন উধের্ব উঠিল। তথায় আন্দের, পক্ষী ও রাম্ম এই তিন প্রকার মেঘ নিয়ত অবস্থান করিতেছে। রাবণ তথা হইতে তৃতীর বায়্পথে উথিত হইল। সেই স্থানে সিম্প ও পায়গগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন উধের্ব বায়্পথে আরেহণ করিল। উহা চত্থ্ বায়্মার্গ। তথায় বিনায়কের সহিত ত্তগণ বাস করিতেছেন। পরে রাবণ তথা হইতে দশ সহস্র যোজন উধের্ব পদ্ধম বায়্পথে উথিত হইরা। এই স্থানেই সরিম্বরা গণগা। তাঁহার পবির জল স্বাকিরণ হইতে বিক্রিক্ত ও বায়্মুসংসর্গে কোমল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কৃম্ম প্রভাতি দিব্দিসসকল ঐ প্রবাহে সতত ক্রীড়া করিতেছে এবং ঐ পবির জল শ্রুভাতি দিব্দিসসকল ঐ প্রবাহে সতত ক্রীড়া করিতেছে এবং ঐ পবির জল শ্রুভাতি বিক্রিক উঠের। বিক্রান করিতেছে। পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন উধের্ব বর্ত বায়্মুপথে উথিত হইল। তথায় বিহণ্ডারাজ গর্ড জ্ঞাতির্বিক্ত বেণ্ডিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন উধের্ব উঠিল। উহা সম্ভম বায়্মার্গ। তথায় সম্ভবিশ্বের বায়্মুমার্গ। তথায় আকাশগণা মহাবেগে ও মহাশব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। বায়্মু তাঁহাকে ধরেণ করিয়া আছে। ইহার পরই চন্দ্রমণ্ডল। ইনি বে স্থানে গ্রহনক্ষর্গণে বেণ্ডিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন তাহা অশীতি সহস্র যোজন উধ্ব। ঐ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রীতিকর অসংখ্য অসংখ্য রিদ্যি নির্গতি হইয়া সমস্ভ লোককে প্রকাশিত করিতেছে।

অনশ্তর চন্দ্র রাবণকে দেখিয়া শীতাশ্নি শ্বারা দশ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের সাঁচবগণ শীতাশ্নিভয়ে নিপাঁড়িত হইয়া চন্দ্রকে সহা করিতে পারিল না। ইতাবসরে প্রহস্ত রাবণকে জয় জয় রবে সম্বর্ধনা করিয়া কহিল, রাজন্! আমরা শীতে বিনন্দ্রপ্রায় হইয়াছি। অতএব চল, আমরা এ স্থান হইতে প্রতিগমন করি। চন্দ্রের প্রকৃতি দহনাত্মক, তল্জনা রাক্ষসেরা যারপরনাই ভাত হইল।

রাবণ প্রহস্তের এই কথা শ্রনিয়া অতিশয় রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাসন বিস্ফারণপ্রবিক নারাচাস্তে চন্দ্রকে নিপাঁড়িত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সর্ব-লোকপিতামহ রক্ষা শাঁঘ চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন এবং রাবণকে কহিলেন, বংস! তুমি শাঁঘ এ স্থান হইতে প্রতিগমন কর। চন্দ্রকে নিপাঁড়িত করিও না। ইনি লোকের হিতাথাঁ। এক্ষণে আমি তোমাকে একটি মন্দ্র প্রদান করিতেছি। যে ব্যক্তি এই মন্দ্র সমরণ করিবে তাহার মৃত্যু হইবে না। প্রাণনাশসম্ভাবনা হইলে তুমি এই মন্দ্রকে একমার গতি জানিবে।

রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, লোকনাথ! যদি আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া থাকেন এবং বদি আমাকে মন্ত্রপ্রদানের ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে এখনই তাহা আমাকে প্রদান কর্মন। আমি আপনার প্রসাদলব্ধ মন্ত্রে সমুষ্ঠ দেবতা অস্ত্রে দানব ও পক্ষিগণের অজেয় হইয়া থাকিব। ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! আমি যে মন্ত্র তোমাকে দিতেছি তাহা প্রতিদিন জ্বপ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রাণনাশের আশুক্রা ঘটিলে তবেই ভাহা জ্বপ করিও। অক্ষসত্তে গ্রহণ করিয়া এই শ্বভ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ইহার বলে তুমি সকলের অজের হইয়া উঠিবে। কিন্তু জপুনা করিলে ইন্টাসিন্ধি হইবে না। এক্সণে শুন, আমি সেই মন্দুটি কহিতেছি । হে দেবদেব! ভোমাকে নমস্কার। তুমি স্বরাস্থরের প্রনীয়। তুমি ভুত ও ভবিষাং, হরি ও পিণ্সলনের। তুমি বালক বৃন্ধ ও ব্যাঘ্রচর্মধারী। তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভঃ ও ঈশ্বর। তুমি হর হরিতনেমী ও ব্গাল্ডদহনশীল অনল। তুমি গণেশ লোকশশ্ভ, লোকপাল মহাভ্জ মহাভাগ মহাশ্লী মহাদংখ্টী ও মহেশ্বর। তুমি কাল বলয়পৌ নীলগ্রীব ও মহোদর। তুমি দেবান্তগ তপোল্ড অবিনাশী ও পশ্পতি। তুমি শ্লপাণি ব্যকেত নেতা গোণ্ডা হর ও হরি। তুমি জটী মু-ডী শিখ-ডী ও লকুটী। তুমি ভ্তেম্বর গণাধ্যক্ষ সর্বাত্মা সর্বভাবন সর্বাগ সর্বহারী প্রক্টা ও গ্রের। তুমি কমন্ডল্ধারী পিনাকী ধ্রুটি মাননীয় ওংকার বরিষ্ঠ জ্বোষ্ঠ ও সামগ। তুমি মৃত্যু মৃত্যুভ, বুপারিজার ও স্বত। তুমি রক্ষাচারী গ্হবাসী বীণা পণব ও ত্থাবিশিষ্ট। ত্রি অমর দশনীয় ও তর্ণ স্বসদৃশঃ তুমি শমশানবাসী ভগবান উমাপ্তি ও অনিন্দনীয়। তুমি সংযের সন্বাসন্ন ভাষা সামান্ত্র প্রাপ্তির আন্দর্শর পূর্বি স্থান প্রাপ্তির স্থান স্থ অতিদেব। তোমার জটা চন্দ্রে অঞ্চিত, তুমি নর্তক ও প্রেন্দ্যমুখ, তুমি ব্রহ্মণ্য শরণ্য ও সর্বজীবময়। তুমি ত্রানিনাদী ও সর্ববীক্ষময়। তুমি মোহন বন্ধন ও নিধন। তুমি প্রুপদন্ত সর্বহর হরিশমশ্র ভীম ও ভীমবিক্রম। রাবণ! আমি মহাদেবের এই অন্ট্রাধিক শত নাম কীর্তান করিলাম। এই নাম পবিত্র পাপাপহারক ও শরণ্য। ইহা জপ করিলে শগ্রনাশ হইবে।

প্রক্ষিশ্ত ৫ % কমললোচন রক্ষা রাবণকে বর দান করিয়া প্রনর্বার রক্ষলোকে গমন করিলেন। রাবণও প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে কিয়ংকাল অতীত হইলে একদা ঐ মহাবীর সচিবগণের সহিত পশ্চিম সম্দ্রে উপস্থিত হইল। ঐ সম্দ্রের দ্বীপে এক ভীষাণাকার প্রলয়বহিসদৃশ তশ্তকাঞ্চনবর্ণ প্র্যুব বর্তমান। যেমন দেব-গণের মধ্যে ইন্দ্র, গ্রহগণের মধ্যে স্থ্, শরভের মধ্যে সিংহ, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, পর্বতের মধ্যে স্মের্ব ও ব্ক্ষের মধ্যে পারিজ্ঞাত তদ্রুপ লোকের মধ্যে ঐ প্র্যুব্ব সর্বপ্রধান। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিল, ভূমি আমার সহিত যুগ্ধ কর। তংকালে রাবণের দৃশ্তি গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। দশ্তদংশনের কটকটা শৃশ্ব ভজামান যশ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সে অমাত্যগণের সহিত ধ্ব



ঘোররবে গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ ম্বীপমধ্যুম্থ পরেম্ব **অতিশয় বিকট**-দশ্ন। উ'হার হস্ত আজান্লান্বিত, গ্রীবাদেশে শুখুরং রেখা, বক্ষঃস্থল বিশাল, কুক্ষি মণ্ড্রকবং, মুখ সিংহাকার, দেহপ্রমাণ, ক্রিট্রাসিশিখরের ন্যায় উচ্চ, পদতদা পদ্মরেখায় লাঞ্চিত, করতল আরন্ত, বেগ মূন্ প্রায়ন্তর ন্যায়, সর্বাণ্গ জনালাকরাল, কণ্ঠে স্বর্ণপদ্ম। তিনি মহাকার মহান্দ্র কিং ত্ণীর ঘণ্টা কিংকণী ও চামর-ধারী। তিনি অঞ্জন পর্বত ও কাঞ্চল ক্তির ন্যায় শোভমান। তিনি যেন সাক্ষাৎ ঋণেবদ এবং পদমমাল্যে অলৎকুত্ব রাক্ষসরাজ রাবণ প্রনঃ প্রনঃ গর্জন করিয়া শত্তি খণ্টি ও পট্টিশ শ্বারা বিশ্রেষকে প্রহার করিতে লাগিল ; কিন্তু শ্বীপীর প্রারা বেমন সিংহ, অব্যুদ্ধ বিমা যেমন হস্তী, নাগেন্দ্র প্রারা বেমন সংমের এবং নদীবেগ দ্বারা বেমন স্ট্রার্র প্রহাত হইরাও অটল থাকে ঐ মহাপারের সেইরাপ রাবণের স্বারা প্রহত হইয়াও অটল রহিলেন। পরে তিনি রাবণকে কহিলেন, রে নির্বোধ! আমি তোর যুম্খ করিবার ইচ্ছা এখনই নণ্ট করিতেছি। রাবণের **বেমন সর্বল্যেকভীয়ণ বেগ ঐ প্রে,বের বেগ তদপেক্ষা সহস্রগ্রেণ অধিক।** জগতের সমস্ত সিম্পির নিদান ধর্ম ও তপ্স্যা তাঁহার উর্কে আশ্রয় করিয়া আছে। অনপ্য তাঁহার শিশ্ন, বিশ্বদেব কটিদেশ, বায়, বিদ্ত ও পার্শ্ব, অণ্টবস, মধাভাগ, সমাদ্রসকল কৃষ্ণি, সমুদত দিক পার্ম্বাদি স্থান, বার্ সমুদত সন্ধিস্থল, র্দ্রদেব প্ষ্ঠভাগ, পিতৃগণ পৃষ্ঠ, পিতামহগণ হৃদয়, পবিত্র গোদান ভ্রিমদান ও স্বর্ণদান কক্ষলোম, হিমাচল মন্দর ও স্মের, অস্থি, বজু হস্ত, আকাশ সমস্ত শরীর, জলবাহী মেঘ ও সন্ধ্যা কুকাটিকা, ধাতা বিধাতা ও বিদ্যাধরগণ বাহ,স্বয়, বাস্ক্রি বিশালাক্ষ, ইরাবত অধ্বতর ককেটিক ধনগুর ঘোরবিষ তক্ষক ও উপতক্ষক ই হারা অংগন্লি, অণিনম্খ, একাদশ রুদ্র স্কন্ধ, পক্ষমাস ও ঋতু উভয় দশত-পংক্তি, অমাবাস্যা নাসারন্থ, ছিদ্রসম্প্রে বায়ু, বাঁণা ও সরস্বতী গ্রাঁবা, আঁশ্বনী-কুমারদ্বয় দুই কর্ণ, চন্দ্র সূর্য দুই নেত্র এবং বেদাখ্য যজ্ঞ সমস্ত তারকা এবং স্বৃত্ত তেজ ও তপস্যা তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন। রাবণ ঐ প্রেমের হস্তে নিপাঁড়িত হইয়া ভ্তলে নিপতিত হইল। দিব্য প্রেয় রাবণকে পাতিত দৈথিয়া রাক্ষসগণকে স্ববীর্যে অপসারণপূর্বক পাতা**লে প্রবেশ ক**রিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ গাত্রোখানপূর্বক সচিবগণকে আহ্বান করিয়া দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

किंदल, रल, रुपेटे भारत्य महमा काथाय रुपल? मीठितवा किंदल, वाखना ! रुपेटे দেবদানবদপ্রারী প্র্য এই বিবরে প্রবেশ করিয়াছে। এই কথা শ্নিয়া দ্মতি রাবণ গর্ডবং মহাবেগে নিভায়ে **ঐ গর্ভো প্রবেশ করিল। সে** তথায় গিয়া নীলাঞ্জনস্ত্পাকার কেয়ারধারী রন্তমাল্য ও রন্তচন্দনে শোভিত স্বর্ণ ও নানারত্বে অলম্কৃত বীরগণকে দেখিতে পাইল। ঐ স্থানে তিন কোটি স্থালোক নৃত্য করিতেছিল। তাহারা নির্ভন্ন ও বহিপ্তভ। রাবণ দ্বারুপ হইয়া দেখিল, সে পূর্বে যের্প প্র্যুষকে দেখিয়াছিল ভদুপ ঐ স্থানে আরও কতকগ্রালকে দেখিতে পাইল। ই'হারা একবর্ণ একর্প ও একবেশ, চতুর্ভত্তি ও উৎসাহী। ই'হাদিগকে দেখিয়া রাবণের সর্বাস্থা রোমাণ্ডিত হইয়া উঠিল। পরে সে তথা হইতে শীঘ্র নিগতি হইল এবং অন্যম্থলে দেখিল <mark>আর একটি প্রের্ব শ</mark>য়ান রহিয়াছেন। ডাঁহার শষ্যা আসন ও গৃহ ধবলবর্ণ। ডিনি অণ্নিতে অবগ্রন্থিত হইয়া স্বথে শয়ান আছেন। তাঁহার নিকট চামরহস্তা দেবী লক্ষ্মী বিরাজমান। উ'হার সর্বাপো দিব্য অল•কার, তিনি উ**ংকৃণ্ট বস্ত মাল্য ও অন**ুলেপনে শোভিত। **ঐ** ত্রিলোক-স্করী ছিলোকভ্ষণ সাধনী, পদাহস্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। দ্বব্র রাবণ লক্ষ্মীকে দেখিবামার স্মরাবেগে সহসা তাঁহাকে ধরিবার ইচ্ছা করিল। প্রসাণত সপাকে বেমন কেই স্বহন্তে গ্রহণ করিবার চেণ্টা করে তর্প ঐ দামতি মৃত্যুপ্রেরিত ইইয়া লক্ষ্যীকে ধরিবঞ্জি উপক্রম করিল। তখন সেই শায়ান প্র্বৃষ্ণ উহাকে দেখিয়া এবং উহার অভিনায় ব্লিতে পারিয়া উলৈয়ন্বরে হাস্য করিলেন। রাকণ উহার তেজে সেইউই হইয়া ছিলম্ল ব্লের নাায় ভ্তলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে জিলিবা প্র্বৃষ্ণ উহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি গালোখান কর, এখন উলোব মৃত্যু নাই, প্রজাপতি রক্ষার কথা রক্ষা করা আবশ্যক, তত্জন্যই তুমি ক্রিবিত আছ। এক্ষণে বিশ্বস্ত চিত্তে চলিয়া যাও।

মৃহ্ত মধ্যে রাবণ চেত্রকাল করিল। তাহার মনে ভর উপস্থিত হইলণ পরে ঐ স্বেশত্র গাত্রোখার্ম্য করিয়া কণ্টকিত দেহে কহিল, আপনি কে? আপনি মহাবল ও কালানলতুলা। বলনে, আপনি কে?

তথন ঐ দিব্য পর্ব্য হাস্য করিয়া মেঘগশভীরনাদে কহিলেন, দশগ্রীব! আমি তোমার শীঘ্র বধ করিতেছি না। রাবণ কহিল, দেখ, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে অমর হইয়াছি। বাহ্বলে বর লগ্যন করিতে পারে দেবগণের মধ্যেও অদ্যাপি এমন কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না। এই বর পরিহার করা স্কৃঠিন এবং এই বিষয়ে যত্ন করাও ব্যা। আমার বর বিফল করিতে পারে আমি তিলোকের মধ্যে এমন কাহাকেই দেখি না। আমি অমর, তশ্জনাই নির্ভয়। দেব! একসময় আমার মৃত্যু অবশ্য হইবে, কিন্তু ভাহা তোমারই হন্তে। সেই মৃত্যু আমার পক্ষেশলাঘ্য ও বশন্কর।

ইতাবসরে ভীমবল রাবণ দেখিল, স্থাবরজ্ঞামাত্মক সমসত জগং ন্বাদশ সূর্ব মর্ সাধ্য বস্ দুই অশ্বনীকুমার রুদ্র পিতৃগণ বম কুবের সম্দ্র গিরি নদী বেদ বিদ্যা তিন অণিন গ্রহ তারা ব্যোম সিন্ধ গন্ধর্ব পল্লগ বেদবিং মহবি গর্ড উরগ দৈতা রাক্ষস ও অন্যান্য দেবতা স্ক্রুম্তিতে ঐ শর্নস্থ প্রেবের দেহে দৃষ্ট ইইতেছে।

ধর্ম শীল রাম মহার্য অগস্তাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! ঐ দেবদানবদপহারী দ্বীপদ্থ শয়ান প্রবৃষ কে এবং ঐ তিন কোটি স্থাই বা কে?

অগস্ত্য কহিলেন, দেবদেব! কহিতেছি, শ্নে। ঐ দ্বীপস্থ প্রেষ্ নর দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামক ভগবান কপিল। আর ঐ যে তিন কোটি দ্বী নৃত্য করিতেছিল উহারা ঐ কপিলের দ্বর। উহাদের তেজ ও প্রভাব তাঁহারই অন্রপে। ঐ কপিল কোধাবিদ্য হইয়া পাপমতি রাবণকে দেখেন নাই। দেখিলে তৎক্ষণাৎ সে ভদ্মসাৎ হইয়া যাইত। ঐ পর্বতাকার রাবণ ধর্মান্ত দেহে ভূতলে পতিত হইয়াছিল। খল যেমন বাক্শরে অন্যের হৃদয় ভেদ করে তদুপ তিনি বান্মানে উহাকে দ্তদ্ভিত করিয়াছিলেন। পরে ঐ রাক্ষ্য বহুকলে অতাত হইলে সংজ্ঞালাভ করিয়া সচিব-গণের নিকট আগ্রমন করিল।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দ্বোন্থা রাবণ গতিপথে যে-কোন রাজা ধ্ববি দেব ও দানধের সাক্ষরী স্থাকে দেখিল ভাহার কথাজনের বধসাধনপূর্বক ভাহাকে বিমানে তুলিয়া লইল। তাহারা দ্বংখাবেগে অনর্গল চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। ঐ শোক ও ভরজনিত অশ্র বহিজ্বালার ন্যার সমস্ত দণ্ধ করিতে পারে। শত শত নদাতে বেমন সমন্ত পূর্ণ হয় তদ্রপ ঐ সমস্ত দ্যালোকের অশনুভকর শোকাশ্রতে বিমান পূর্ণ হইয়া গেল। উহারা সর্বাঞ্জানুন্দরী। উহাদের কেশজাল স্বাহি, মুখ প্রতিদ্যাকার, শতনতট স্কৃতিন, ক্রিট্রেস স্ক্র, নিতন্ব স্থ্ল এবং বর্ণ স্বর্গের ন্যায় গৌর। ঐ সমস্ত দেবকন্যুর ন্রির স্বর্গা রমণী শোক দ্রংথ ত্রবাং বন স্বান্ধ সোরা আ সমস্ত দেবকনার ব্রান্ধ সার্ধ্যা রমণা নােক দ্বের ও ভায়ে অতিমান্ন ভাত ও বিহাল। উহার্থার নিরুশ্বাসবায়া্তে প্রুপক রথ প্রদাপত হইয়া জারলত অণিনকুডের নাম্ব অধিন হইয়া উঠিল। উহারা রাবণের হস্তগত, স্তরাং সিংহের কোড়স্থ বিশার নাায় শোকে অতিমান্ন আকুল। উহাদের মা্থ চক্ষা অতালত দানক্ষেত্র কামন। কেই মনে করিতেছে, এই দ্বেত্ত রাক্ষ্স আমাকে কি ভক্ষণ ক্ষিত্রে কিই বা ভাবিতেছে, রাবণ আমাকে কি বধ করিবে। এই ভাবিয়া উহার্থা সাতা মাতা ভর্তা ও প্রাভাকে স্মরণপ্রেক দ্বংখা-বেণে বিলাপ ও পরিতাপ ভারতে লাগিল। কেই মনে করিল, হা! আমায় ছাড়িয়া আমার পত্ত কির্পে বাঁচিবে। শোকাকুল জননী ও দ্রাতা কির্পে বাঁচিবে। আর আমি তাদৃশ গুণবান স্বামীকে হারাইয়া এখন কির্পে জ্পীবিত থাকিব। মৃত্যু! আমি তোমাকে অন্নয় করিতেছি, তুমি আমাকে এখনই লও। হা! জানি না আমি জন্মান্তরে এমন কি দুম্কর্ম করিয়াছিলাম যে এই অপার দুঃখ-সাগরে পতিত হইলাম। মনুষ্যলোক অপেক্ষা নিরুষ্ট লোক আর কিছু নাই, ইহাকে ধিক্। উদয়কালে সূর্য যেমন নক্ষয়সকল নন্ট করেন, ভদুপে বলবান রাবণ আমাদের দূর্বল ভর্তুগণকে বিনণ্ট করিয়াছে। এই দূর্বান্ত রাক্ষস শস্ত্র-প্রহারে উন্মন্ত, দুর্ব তিতানিবন্ধন ইহার কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। এই দ্রাত্মার বলবিক্রম রক্ষার প্রদত্ত বরের অনুরূপ। কিন্তু এইর্প পরস্ত্রীহরণ নিতান্ত নিন্দিত। এই দুর্মতি যখন প্রস্থাতেই অনুরম্ভ তখন স্থা হইতেই ইহার ন্তু হইবে।

ঐ সমসত সতী সাধনী স্ত্রী এই কথা বলিবামাত্র অন্তর্ত্তক্ষ দ্বন্দ্রভিধননি ও প্রশেব্দিউ হইতে লাগিল। রাবণ অতিশয় নিন্প্রভ হইয়া গেল। সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের এইর্প কাতরোক্তি শ্নিতে শ্নিতে লংকায় প্রবেশ করিল।

ইত্যবসরে রাবণের এক কামর্পিণী ভগিনী আর্তস্বরে সম্মুখে আসিয়া সহসা দণ্ডবং পতিত হইলা রাবণ তাহাকে উত্থাপনপূর্বক সাদ্যনা করিয়া

কহিল, ভদ্রে! তুমি তটক্থ আসিয়া আমার কি বলিবার ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ রাকসীর চক্ষ্ রক্তবর্ণ এবং উহা বাজ্পে নির্দ্ধ। সে কাতরবাকো কহিল, রাজন্! তুমি দ্বীয় বাহ্বলো আমায় বিধবা করিয়াছ। তুমি দিশ্বিজয়প্রসংগ নিগতি হইয়া কালকের নামক চতুর্দশ সহস্র দৈতাগণকে যুন্ধে বিনন্ধ কর। ঐ কালকের-গণের মধ্যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভর্তা ছিলেন। তুমি আমার নামমার দ্রাতা, কিন্তু কার্যে পরম শর্ম। তুমিই আমার ভর্তাকে বিনাশ করিয়াছ। আমি তোমারই জন্য বিধবা হইয়াছি। যুন্ধে জামাতাকে রক্ষা করা তোমার উচিত ছিল, কিন্তু তুমি তাহাকেই বধ করিরাছ এবং ইহাতে তোমার লক্ষাও ইইতেছে না।

তথন রাবণ সান্দ্রনাবাক্যে কহিল, বংসে! বৃখা আর রোদন করিও না, তোমার জর নাই। আমি দান মান ও প্রসাদে পরম যতের সহিত তোমাকে পরিতৃষ্ট করিব। ভাগনি! আমি যুদ্ধে জরলাভার্য উদ্যত ও উন্মত্ত হইরা শরক্ষেপ করিতেছিলাম, তংকালে আমার আত্মপর কিছুই বোধ ছিল না, যুদ্ধেংসাহে আমি ভাগনীপতিকে জানিতে পারি নাই, তন্জনাই তাহাকে বিনাশ করিয়াছি। এখন তোমার হিতোদেশে যা-কিছু আবশ্যক আমি সমস্তই করিতেছি। তুমি ঐশ্বর্যবান দ্রাভা খরের নিকটে গিয়া অবস্থান কর। তিনি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষ্যের ভরণপোষণ ও নিয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভা হইক্ষেপ খর তোমার মাতৃত্বসেম দ্রাভা। তিনি সতত তোমার আজ্ঞা পালন করিয়েক্যি এক্ষণে সেই বীর দশ্ডকারণ্য রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্র প্রস্থান কর্ন। তথার সাহাবল দ্বেণও তাহার সৈন্যাধাক্ষ হইয়া অবস্থান করিবনে।

ব্দা অনন্থান করেবেন।

আনন্তর দশগ্রীব খরের অন্সর্পের্মারবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ করিল।

খর ছোরদর্শন মহাবল চতুর্দ ল স্থান বাক্ষদে বেফিত এবং অকুতোভরে শীঘ্র

দশ্ভকারণ্যে উপস্থিত হইয়া বিকিটকে রাজ্য আরম্ভ করিল এবং শ্পেণখাও

ই স্থানে প্রম সমাদরে বিকিটকে লাগিল।

পার্দ্ধারণ সার্গ । রাবণ ভাগনীর এইর্প ব্যবস্থা করিয়া সম্পূর্ণ স্থী হইল।
পরে ঐ মহাবল একদা অন্চরগণের সহিত লঞ্কার উপবন নিকৃষ্ভিলায় প্রবেশ
করিল। উহা দেবগৃহ ও শত শত ব্পে শোভিত আছে। রাবণ দেখিল নিকৃষ্ভিলায়
যক্ত অন্থিত হইতেছে এবং তথায় কৃষ্ণাজিনধারী ক্যাডলাহসত শিখাবান ও
দাওয়াক্ত স্বপ্ত মেঘনাদ বর্তমান। রাবণ উহাকে দেখিয়া গাঢ় আলিগানপ্রেক
জিজ্ঞাসিল, বংস! বল কি করিতেছ?

তংকালে ইন্দ্রজিং মোনরত অবলম্বনপর্বক যজে দীক্ষিত ছিলেন, মহাতপাং
শ্রুচার্য উইনর রতভংগ নিবারণের জন্য রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আমিই
প্রশেনর উত্তর দিতেছি, শ্রুন। তোমার প্রত ইন্দ্রজিং অন্নিন্ডোম অন্বমেধ রাজস্ম
গোমেদ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সাতটি যজ করিয়াছেন। অন্যের অসাধ্য মাহেশ্বর
যজ আহরণ করিয়া সাক্ষাং পশ্রপতি হইতে বরলাভ করিয়াছেন। ইনি আকাশচর কামগামী রথ এবং তামসী মায়া লাভ করিয়াছেন। এই মায়াপ্রভাবে অন্ধকার
প্রাদ্বভৃতি ইয় এবং ইহারই বলে স্রাস্ত্রও রণস্থলে গ্ডু গতি কিছুই জানিতে
পারে না। এতন্যতীত এই মহাবার অক্ষর ত্লীর দ্বর্জের শ্রাসন এবং শত্রনাশক
প্রবল অন্যুসকল লাভ করিয়াছেন। অদ্য যজ্ঞসমান্তির দিন। আজ ইনি ও আমি
আমরা তোমার সহিত সাক্ষাং করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।

রাবণ কহিল, দেখ, যজ্ঞীয় দ্রব্যে ইন্দ্রাদি শত্র্গণকে প্রেলা করা ইইয়াছে, এ কাজটি ভাল হয় নাই। যাহাই হউক, আইস, যাহা করিয়াছ তাহা প্রতিবিধান হইবার নয়। এখন চল, আমরা গুহে যাই।

অনন্তর রাকা পত্রে ইন্দ্রজিং ও ল্রাডা বিভীষণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিয়া দেব দানব ও রাক্ষসগণের স্ফোক্ষণাক্তান্ত কন্যারত্মসকল রথ হইতে অবতারণ করিতে লাগিল। ধর্মশীল বিভীষণ ঐ সমস্ত কন্যার প্রতি রাবণের একান্ড অনুরাগ দেখিয়া কহিলেন, ভূমি ষশ অর্থ ও কুলক্ষয়কর এই সমস্ত কার্যে অন্যের অনিষ্ট হইতেছে ব্বিয়াও আপনার দূর্ববৃদ্ধি অনুসারে চলিতেছ। তুমি অন্যের মর্মপীড়া দিয়া এই সকল স্ত্রীলোককে বলপূর্বক আনিয়াছ, কিন্তু এদিকে মহাবীর মধ্য তোমার অবমাননা করিয়া কুম্ভীনসীকে অপহরণ করিয়াছে। রাবণ কহিল, এ আবার কি। আমি ত ইহার কিছুই জানি না। বিভীষণ জোধাবিণ্ট হইয়া কহিলেন, শ্বন, তুমি যে-সমস্ত পাপকর্ম করিতেছ তাহার ফল উপস্থিত। মাল্যবান আমাদিগের মাতামহ, সম্মাল্যীর জ্বোষ্ঠপ্রাতা। সেই নিশাচর বৃত্ধ ও বিচক্ষণ। ডিনি জননীর জ্যেষ্ঠ তাত ও আমাদিগের মাতামহ। কুম্ভীনসী তাঁহার দোছিত্রী এবং আফাদিগের মাতৃত্বসা অনলার কন্যা, সত্তরাং সে ধর্মতঃ আমাদিগের ভাগনী হইতেছে। একণে মহাবল মধ্য সেই কুল্ড্রীন্ম্বীকেই বলপ্যেকি লইয়া গিরাছে। ঐ সময় ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞসাধন করিতেছিলে আমি তপ্ণ্চরণার্থ জলমধ্যে বাস করিতেছিলাম এবং কুল্ডকর্ণ নিদ্রিত। তেন্দ্রির অন্তঃপরে সর্রাক্ষত হইলেও মধ্য আমাদিগের অমাত্য ও অন্যান্য রাজকাক বধ করিয়া কুল্ডীনসীকে হরণ করিয়াছে। আমি যদিও পরে সমন্ত সুম্বিতে পাইলাম তথাত মধ্কে বিনাশ না করিয়া ক্ষমা করিয়াছি। কারণ ভাগিতীক পারসাং করা অবশাই প্রাত্গণের উচিত। একণে লোকে জান্ত তুমি য়ে-ক্ষিত দ্বক্ম করিতেছ তাহার প্রতিফল এখনই পাইতেছ। পাইতেছ।

তথন রাবণ দ্বীর দ্বিক্স নিপাড়িত হইয়া উত্তণত সম্দ্রের ন্যায় দ্বাদ্ভত হইল। সে জোধে আরম্ভলোচন হইয়া কহিল, এখনই আমার রখ দ্বাদ্ভত করিয়া আন, তোমরা প্রদত্ত হও, দ্রাতা কুদ্ভকর্ণ ও অন্যান্য প্রধান বার সশক্ষে যানবাহনে আরোহণ কর্ন। মধ্ আমার বিক্রমে ভাত নহে, আন্ধ্র আমি তাহাকে বধ করিয়া স্ব্দ্গণের সহিত স্বরলোকে যুদ্ধবালা করিব। চতুঃসহস্র অক্ষোহিণী সেনা অস্থাদ্য ধারণপূর্বক নিগতি হউক।

অনন্তর ইন্দ্রজিং সমসত সৈন্যের অগ্রে, রাবণ মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাতে চলিল। ধার্মিক বিভাষণ লঙ্কায় থাকিয়া ধর্মান্দ্র্ডান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে মধ্পুরে যাত্রা করিল। ইহারা গর্দভি, উন্তর, অন্ব, শিশ্মার ও সপ্রে আরোহণপ্রেক আকাশ আছেল করিয়া যাইতে লাগিল। এই সমসত রাক্ষসসৈন্য বৃদ্ধ করিবার জন্য দেবলোকে যাইতেছে দেখিয়া দেবগণের সহিত যে-সমসত দৈত্যের বৈর বন্ধমূল ছিল ভাহারাও যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ মধ্পেরে উপান্থিত হইরা মধ্বে পাইল না, কিন্তু জাননী কুন্জানদা উহার সম্মুখে আসিল। ঐ রাক্ষদা ভাত হইরা কৃতাঞ্জালপ্রেট উহার পাদম্বে গিরা পড়িল। রাবণ উহাকে অভয়দান ও উন্তোলনপর্বাক কহিল, বল, আমি তোমার কি করিব। কুন্জানদা করিল, রাজন্! তুমি আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার ন্বামীকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে। দেখ, বৈধবাদ্বেশ কুলন্থাদিগের পক্ষে সকল ভর অপেকা প্রবল। আমি প্রার্থনা

করিতেছি, আমার মৃখপানে চাও এবং আপনার সত্য রক্ষা কর। রাজন্ ! তুমিই এইমার কহিলে, ভয় নাই। ওখন রাবণ হৃদ্ট হইয়া কহিল, শীঘ্র বল তোমার স্বামী কোথায়? আজ আমি তাঁহাকে লইয়া স্বলোকজয়ের জন্য যাত্রা করিব। তোমার প্রতি স্নেই ও কার্ণাবশতঃ আমি মধ্র বিনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলাম।

অনশ্তর কৃশ্ভীনসী নিছিত মধ্কে উত্থাপনপূর্বক হ্প্টান্তঃকরণে কহিল, এই আমার ভাতা মহাবল দশগ্রীব স্বলোক জয়ের জন্য তোমার সাহায্য চাহিতেছেন, অতএব তুমি আত্মীয়গণের সহিত এখনই বারা কর। ইনি তোমার সন্বশ্ধী ও তোমার প্রতি দেনহবান। ইহাকে সাহাষ্য করা তোমার সর্বতোভাবে উচিত। মধ্ কৃশ্ভীনসীর কথার সম্মত হইল এবং বিনয়ের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট্প্থ হইয়া তাঁহাকে প্রা করিল। রাবণ মধ্র আবাসে পরম সমাদরে এক রান্তি বাস করিয়া দেবলোকে চলিল এবং কৈলাস পর্বতে উপস্থিত চইয়া সেনানিকেশ স্থাপন করিল।

বছাবিংশ সগা । স্থা অন্তগত হইয়াছেন, কৈলাস্প্রতবং ধবল চন্দ্র উদিত, সশস্ত্র সৈনাগণ স্থে নিচিত, এই অবসরে মহাবল ক্ষণ গিরিশিখরে উপ্রিভিট হইয়া চারিদিকের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিরে দেখিল উল্জবল কণিকার, কদন্ব, বকুল, চন্পক, অশোক, প্রুয়াগ, মন্দার, তৃত্র, পাটল, লোগ্র, প্রিয়ণ্য, অর্জন্ন, কেতক, তগর, নায়িকেল, পিয়াল ও পন্য অর্জাতি বিবিধ ব্বেল বনবিভাগ অতি রমণীয় হইয়াছে। মন্দাকিনীতে কমল্লের বিকাসত। মধ্রেকণ্ঠ কামার্ত কিয়য়গণ পর্বতোপরি অনুরাগভরে সমস্থার কান করিয়া মন প্রাণ প্রফালেল করিতেছে। মদমত্ত বিদ্যাধরসকল মদরাগনে বিতনেরে রমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। ধনাধিপতি কুবেরের আর্বরে অন্সরাসকল সংগতি আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদিগের মধ্র স্বর ম্টারবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে। বাস্থা প্রস্কল বায়াবেগে বৃত্তান্ত হইয়া সমস্ত পর্বত সৌরভপ্ণ করিতেছে। ঐ সময় স্থান্দার্শ বায়াত্র মধ্র প্রুপেরাগে প্রুট হইয়া রাবেরের কামোন্দাণিন-প্রক বহিতে জাগিল। তখন ঐ মধ্র সংগতি প্রুপ্শা স্থাতিল বায়া ও পর্বতের রমণীয়তায় রাবণ অনজ্যের একান্ত বশ্বতী হইয়া উঠিল। সে প্রঃ প্রাণ্ড নিয়ণ্বাস ফেলিয়া একদ্নেট চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ ভরিতে লাগিল।

ঐ সময় প্রণচন্দ্রনানা রম্ভা সেনানিবেশের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। তাহার সর্বাংগ চন্দনে চচিত, মম্তকে মন্দার প্রশেপর মাল্য। সে দেবতার সহিত উৎসব ভোগ করিবার জন্য চলিয়াছে। উহার জঘনদেশ স্থাল কান্দীগ্রণগোভিত নেত্রের তৃশ্তিকর এবং রতিবিহারের উপহার স্বর্প। সে আর্দ্র হরিচন্দন তিলক ও বাসন্তী কুসুমের অলংকার এবং স্বীয় সোলিম্বর্শ দিবতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার পরিধান মেঘবৎ নীল বন্দ্র, মুখ প্রণচন্দ্রাকার, প্র্যুগল ধন্র ন্যায় আয়ত, উর্দ্বেয় করিশ্বেশ্ডাকার এবং হন্ত পল্লববৎ কোমল। গিরিশিথরম্থ রাবণ ঐ সর্বাংগস্কারীকে সহসা দেখিতে পাইল এবং কামোন্মাদে গালোখানপ্রক লক্জাবনতবদনা রম্ভার করগ্রহণ করিয়া কহিল, স্কারি! তুমি কোথায় চলিয়াছ, কাহার সন্ভোগসিদ্ধির উন্দেশে যাইতেছ, কাহার এমন সোভাগ্য যে তোমায় ভোগ করিবে? অহো! তোমার অধ্রাম্ত উৎপল্লবৎ স্ক্রান্থ ও স্বধাবং স্ক্রাদ্, আজ কে তাহা পান করিয়া পরিতৃশ্ত হইবে? তোমার এই

কঠিন স্তনধ্যাল স্বর্ণকুস্ভাকার ও স্পোভন, আজ কে বক্ষাস্থলে ইহার স্পর্শসন্থ অন্তব করিবে? তোমার জ্বানাব্য স্বর্ণচিক্তৃলা কাণ্ডীগ্রামণিডত ও
সন্থপ্তদ, আজ কে ইহার উপর আরোহণ করিবে? ইন্দ্র বিষ্ট্র ও অন্বিনীকুমার
প্রভাতি দেবগণের মধ্যে বল, আজ কে আমা অপেক্ষা ভাগাবান আছেন? স্কর্দার!
তুমি যে আমার অতিক্রম করিয়া বাও ইহা তোমার উচিত হয় না। এক্ষণে তুমি
এই শিলাতলে বিশ্রাম কর। এক্মান্ত আমিই গ্রিলোকের অধীশ্বর, যে গ্রিলোকের
প্রভা্ আমি তাহারও প্রভা্ ও বিধাতা। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা প্রণ্ণ কর।

রশ্ভা রাবণের এই কথা শ্নিয়া ক্ম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিল, রাজন্! আপনি আমার গ্রু, আমার এইর্প কথা বলা আপনার উচিত হয় না, এক্ষণে প্রসল্ল হউন। যদি অন্যে আমার অবমাননা করে তাহা হইলে আপনি আমার রক্ষা করিবেন। প্রকৃতই কহিতেছি, আমি ধর্মতঃ আপনার প্রবধ্। এই বলিয়া রন্ভা রাবণের দর্শনিমান্ন ভরে কণ্টকিত হইয়া অধ্যেবদনে উহায় চরণে দ্ণিশাত করিয়া রহিল।

রাবণ কহিল, স্কারি! বাদ তুমি আমার প্রের ভার্যা হও তবে অবশাই প্রেবধ্ হইতে পার। রন্ভা কহিল, হাঁ, আমি ধর্মতই আপনার প্রেবধ্ । তিলোক-প্রথিত নলক্বর আপনার দ্রাভা ক্বেরের প্রাণাধিক প্রের। তিনি ধর্মকর্মে ব্রাহ্মণ, ভ্রুলবলে ক্রিয়াছেন। আমি কেবল ভার্রই জনা এইর্প স্ববেশে সন্জিত হইয়াছ। তিনি যেমন আমার প্রতি মনুরুত্ত জামিও সেইর্প তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। তন্ব্যতাত আমি আর কাহরিক তাহি না। অভএব আপনি আমাকে ছাড়িরা দিন। সেই ধর্মশাল নলক্ষের একাল্ড উৎস্কে হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি অম্বান্ধ বিশ্বাচরণ করিবেন না। আমায় ছাড়্ন এবং সংপ্রথে চল্লেন। আপনি অম্বান্ধ সান্ধীয় গ্রুল্ব, আমি আপনার প্রতিপাল্য প্রত্বধ্ব। রাবণ কহিল, স্কুলার্মী প্রের্বান্ধ ব্যুল্বর্বা হও এই যে একটি কথা ব্যুল্বের ক্রিয়া ক্রিয়া সান্ধ বিশ্বাচন

বলিতেছ, ইহা অবশ্য একপদ্দীস্থলে। দেবগণের ইহাই নিতা ব্যবস্থা। বিশেষতঃ অস্সরাদিশের পতি নাই এবং দেবতারাও অনেক অংসরাকে ভার্যাছে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বলিয়া রাবণ রস্ভাকে ধরিয়া শিলাতলে অ্যানল এবং কামমোহে আক্রান্ত হইয়া উহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল। পরে রুভা বিমৃত্ত হইয়া ক্রীড়াশীল হস্তীর করদলিত নদীর ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মাল্য ও অলৎকার স্থালিত, কেশপাশ আলু,লিত। সে যারপরনাই লঞ্জিত ও ভাতি হইয়া ক্মিপত-দেহে কৃতাঞ্জলিপুটে নলক্ষরের পদতলে গিয়া পড়িল। মহাত্মা নলক্ষর উহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিল্ঞাসিলেন, ভদ্রে! এ কি! তুমি আসিয়াই কেন আমার পাদ-ম্লে পড়িলে? রম্ভা কহিল, দেব! রাজা দশগ্রীব দেবলোকে যাইতেছেন। তিনি গতিপ্রসপ্যে এই স্থানে আসিয়া সসৈন্যে নিশাযাপন করিয়াছেন। আমি যখন কল্য আপনার নিকট আসিভেছিলাম তখন তিনি আমায় দেখিতে পান এবং আমার কর গ্রহণপূর্বক জিজ্ঞাসা করেন, স্বন্দরি! তুমি কাহার? ডৎকালে আমি য়া কিছু, বলিবার সমস্তই তাঁহাকে কহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কামমোহে আমার কোন কথাই শুনিলেন না। আমি পুনঃ পুনঃ কহিলাম, রাজন্! আমি আপনার পত্রবধ্য, কিন্তু তিনি সে কথার কর্ণপাত না করিয়া আমার প্রতি বল-প্রকাশ করিয়াছেন। দেব! আমার এই অপরাধ, আপনি আমাকে ক্ষমা কর্ন। দেখন স্বীল্যেকের বল কদাচ প্রের্বের অনুর্প হইতে পারে না।



মহাত্মা নলক্বর রন্ভার মুখে এই কথা ট্রিয়া অতিশয় ক্রোধাবিন্ট হইলেন এবং ধ্যানবলে রাবণের এই ছ্ণিত কার্স স্থাক জানিতে পারিয়া ক্রোধার্ণ-লোচনে যথাবিধি আচমনপূর্বক এইক অভিসম্পাত করিলেন, ভদ্রে! রাবণ তোমার অনিচ্ছায় তোমার প্রতি ক্রেপ্রাণ করিয়াছে। অতঃপর সে এইর্প গহিত কার্য আর করিতে স্থাবিল না। যদি সে কামার্ত হইরা কথন কোন স্থাবিলাকের অনিচ্ছায় তাঁহার মতক শতধা চ্ণ্ হইয়া পড়িবে

জলদ গ্রারকলপ নলক্বর এইর্প অভিসম্পতে করিবামার দেবদ্দর্ভি ধর্নিত ও প্রশ্বর্ণি ইইতে লাগিল। সর্বলোকপিতামহ ব্রন্ধা প্রভৃতি দেবগদ্দর্ভি নলক্বরের প্রদত্ত এই অভিশাপের কথা জানিতে পারিয়া অতিশর হৃষ্ট হইলেন। তদর্বাধ রাবণও কোন স্তালোককে ভাহার অনিজ্ঞায় ভাহার প্রতি আর বলপ্রয়োগ করিত না। তংকালে সে বে-সমস্ত পতিপরায়ণাকে আনিয়াছিল ভাহারা এই প্রাতিকর নলক্বরশাপ-সংবাদ শ্রিনয়া যারপরনাই সম্ভৃষ্ট ইইল।

শশ্তবিংশ সর্গা। অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ গিরিবর কৈলাস হইতে সসৈনো ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইল। যথন রাক্ষসসৈনোরা চতুর্দিক আছের করিয়া গমন করিতেছিল তথন দেবলোকমধ্যে উচ্ছলিত সম্দ্রের গভীর গর্জনের ন্যায় একটা ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের উপস্থিতিসংবাদ পাইয়া আসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং আদিত্যাদি দেবগণকে কহিলেন, তামরা দ্রাত্মা রাবণের সহিত যুন্ধ করিবার জন্য এখনই প্রস্তুত হও। তথন যুন্ধার্থী দেবগণ বর্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রও রাবণের ভয়ে অভিমান্ত কাতর হইয়া দীনমনে বিস্কৃর নিকট গিয়া কহিলেন, দেব! রাবণ অতি বলবান। সে আমার সহিত যুন্ধ করিবার জন্য আসিয়াছে, বল, এখন আমি কি করিব।

দেখ, সে কেবল প্রজাপতি ব্রহ্মার বরেই প্রবল। ব্রহ্মার কথার অন্যথাচরণ করাও আমাদের উচিত হইতেছে না। অতএব আমি বেমন প্রের্ব তোমার বাহ্বলে নম্চি ব্র বলি নরক ও শন্বরকে বিনাশ করিয়াছিলাম সেইর্প তোমারই বলে ইহাকেও বিনাশ করিতে চাই। দেবদেব! এই বিলোকমধ্যে একমার ত্মিই আমার আশ্রয়। তুমি শ্রীমান নারায়ণ ও সনাতন পদ্মনাভ। তুমি এই সমস্ত লোকের সহিত আমাকে প্রাপন করিয়াছ, তুমি এই স্থাবরজ্পামাদ্ধক বিশেবর প্রদটা। প্রলয়দশায় তোমাতেই সমস্ত জীবজন্ত প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব তুমি বল, আমি কির্পে জয়ী হইব এবং ইহাও বল, তুমি স্বয়ং অসি ও চক লইয়া য়াবণের সহিত যুন্ধ করিবে কি না?

তখন দেবাদিদেব বিশ্ব নির্ভারে কহিলেন, দেবরাজ! এখন কি করা উচিত কহিতেছি, শ্বন। দ্বাজা রাবণ বরলাভে দ্রুলার হইয়াছে। এখন দেবাস্বরও তাহাকে পরাজয় বা বধ করিতে পারিবে না। আমি সহজ জ্ঞানে ব্রেথতেছি ঐ রাক্ষস প্র মেঘনাদকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত তুম্ল যুন্ধ করিবে। তুমি এক্ষণে যে জন্য আমায় আসিয়া অন্রোধ করিতেছ, আমি কোনও মতে তাহাতে সন্মত হইতে পারি না। দেখ, আমি শর্নাশ না করিয়া কদাচ যুন্ধ হইতে ফিরি না, কিন্তু রাবণ প্রজাপতি রক্ষার বরে স্বর্জিত, স্তরাং এখন তাহাকে পরাজয় করিবার আশা আমার কিছুমার বরে স্বর্জিত, স্তরাং এখন তাহাকে পরাজয় করিবার আশা আমার কিছুমার বরে স্বর্জিত, স্তরাং এখন তাহাকে পরাজয় করিবার আশা আমার কিছুমার বরে স্বর্জিত, স্তরাং এখন তাহাকে পরাজয় করিবার আশা আমার কিছুমার বরে স্বর্জিত, আমি তাহাকে সগণে সংহার করিয়া তোমাদিগকে স্ক্রিন্সত করিব। দেখ, এই আমি তাহাকে সমনত গড়ে কথা কহিলাম। ব্রেম্প একণে দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তাহাবে সন্দেশ সংখ্য করেয় তোমানিন্দ ব্রুদ্ধান্ত করেয় নিশ্ব বর্ধার করেয় তোমাকে সমন্ত গ্রু কথা কহিলাম। হ্রিক্স একণে দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া য্দেধ প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর রুদ্র আদিতা বস্তু মুর্ম্বিলেণ ও আন্বনীকুমারন্বর বর্মধারণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুন্ধ করিবার্ধি জন্য নিগতি হইলেন। তথন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। রাবণের সৈনার্থ্য জাগরিত হইয়া কোলাহল করিতেছিল। উহায়া দেবগণকে আসিতে দেখিয়াহিল্টমনে যুন্ধার্থ প্রন্তুত হইল। রাক্ষসসৈন্য অপরিজ্য়, তন্দ্রেট স্রুর্মনার্গণ ক্ষ্তিত হইয়া উঠিল। দ্ই পক্ষে তুম্বল যুন্ধ উপন্থিত হইল। রাবণের ঘোরদর্শন সচিবগণ সমরাক্ষণে অবতার্ণ হইল। মারীচ, প্রহন্ত, মহাপার্শব, মহোদর, অকন্পন, নিকুন্ড, শ্রুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধ্মকেতু, মহাদংক্ষ, ঘটোদর, জন্ব্যালী, মহাহ্রাদ, বির্পাক্ষ, স্কৃত্যা, যজ্ঞকোপ, দ্মর্থ, দ্বণ, থর, তিশিরা, করবীরাক্ষ, স্র্শিল্ব, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক এই সমন্ত মহাবীর রাক্ষসে বেল্টিত হইয়া স্মালী রণ্ডবলে প্রবেশ করিল। সে ক্রোধাবিল্ট হইয়া বায় যেমন মেঘকে ছিয়ভিয় করিয়া ফেলে সেইর্প নানার্প স্থাণিত অন্তর্শকে দেবগণকে ছিয়ভিয় করিরে লাগিল। দেবতারাও সিংহনিপীড়িত মুগের নায় চতুর্দিকে ধাব্যান হইলেন।

ইতাবসরে অন্টম বদ্ধ মহাবীর সাবিত রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। উত্থার সমাভিব্যাহারে বহুসংখ্য অস্তধারী সৈন্য। উত্থাকে দেখিয়া রাক্ষসেরা ভতি হইল। পরে ঘন্টা ও প্র্যা অকৃতোভয়ে স্ব-স্ব সৈন্য লইয়া রণস্থলে আগমন করিলেন। রাক্ষসগণের কীর্তি উহাদের কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। দেব-রাক্ষস সমবেত হইবামাত্র ঘারতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে অস্তাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর সন্মালী ক্রোধাবিণ্ট হইয়া স্বেসনাের অভিম্থী হইল এবং বায়ু ষেমন মেঘকে ছিম্ভিন্ন করিয়া ফেলে

সেইর্প বিবিধ অন্তশন্ত ন্বারা স্রসৈন্যকে নণ্ট করিতে লাগিল। দেবতারা ক্ষতিবক্ষত হইয়া রণস্থলে আর তিন্টিতে পারিলেন না। তখন অন্টম বস্ সাবিত্র জোধভরে রথসৈন্য সমাভিব্যাহারে লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ন্বিক্রমে সমরোন্যন্ত স্মালীকে বিনাশ করিবার চেন্টা করিতে লাগিলেন। উভয়েই যুদ্ধে অপরাজ্ম্ম্থ। মহাত্মা বস্ বহ্মংখ্য শরে ক্ষণমধ্যে স্মালীর অন্তর্গক্ষির রথ চ্প করিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে বিনাশ করিবার জন্য দীত্যম্থ কালদন্ডোপম এক গদা লইয়া উহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ উল্কাস্দ্র গদা পতনকালে পর্বত্যোপরি ইল্রম্ন্ত ঘোররাবী বজ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন স্মালীর মস্তক ও অস্থিমাংসের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না। তন্দ্রেট রাক্ষ্সগণ পরস্পর আর্তর্বব সহকারে পলায়ন করিতে লাগিল। বস্ উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান ইইলেন। রাক্ষ্সগণের মধ্যে তৎকালে আর কেইই রণস্থলে তিন্টিতে পারিল না।

জান্টাবিংশ সার্গ ॥ অনন্তর রাবণের আত্মজ্ঞ মহাবল মেঘনাদ স্মালাকৈ বিন্দুত ও সলারমান দেখিরা অভিশার বিন্দুত ইল এবং সমস্ত রাক্ষসকে প্রতিনিব্ত করিয়া প্রজন্তিত অশ্নি বের্ফিবনের অভিমাণে যার সেইর প্রকাষণামী রথে স্বাক্রসনোর অভিমাণে ধাবমান ইলে। দেবগণ উহাকে দেখিয়াই চতুদিকে পলারন করিতে লাগিলেন। ব্যক্তির কৈছই ঐ যুন্ধার্থী মহাবারের সম্মাণে তিন্তিতে পারিলেন না। তখন প্রকারল ইল্র ভরভীত দেবগণকে কহিলেন, ভোমরা ভর পাইও না, পলারন ক্রিক না, প্রতিনিব্ত হও। এই আমার দ্রুর্গর প্র জারন্ত যুন্ধার্থ রণস্থলে প্রকাশ করিতেছেন। অনন্তর ইল্রান্ডনার জার্কি সমরাণ্ডাণে অবতীর্ণ হইলেন। দেবতারা তাহাকে বেন্টন করিয়া মেঘনাদের বিতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেব-রাক্ষসের

অনুরূপ ঘোরতর যুম্ধ আরম্ভ হইল। মেঘনাদ সারথি মাতলির পুত্র গোমুথকে লক্ষা করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিল। জয়ন্তও তাহার সার্থিকে বিন্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিং রোষবিস্ফারিত নেত্রে উত্থার প্রতি শরব্যিউ করিতে প্রবৃত্ত ছইল এবং স্বেসেন্যকে লক্ষ্য করিয়া শতঘ্যী মুখল প্রাস গদা প্রশা প্রভাতি শাণিত অস্ত্রশন্ত্র ও গিরিশৃংগ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় লোকসকল ব্যথিত হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে খোর অধ্যকার। দেবসৈনাসকল মেঘনাদের শরে অতিশয় কাতর ও অস্কে ইইল এবং জয়ন্তকে পরিত্যাগপ্রক পলাইতে লাগিল। সকলে ইতস্ততঃ বিপর্যস্ত, তংকালে আত্মপর বিবেচনা আর কাহারই নাই। সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও বিমোহিত। দেবতা দেবতাকে এবং রাক্ষস রাক্ষসকে প্রহার করিতেছে। ইতাবসরে দৈতারাজ মহাবীর্য প্রলোমা জয়ন্তকে লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। শচী তাঁহার কন্যা এবং জয়ন্ড দোহিত্র। তিনি জয়ন্তকে লইয়া মহাসাগরে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ জয়ন্তকে বিনষ্ট ব্ৰিয়া বিমর্যভাবে ব্যাথভমনে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মেখনাদও দ্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে উ'হাদের অনুসরণ এবং ঘন ঘন গর্জন করিতে লাগিল। তথন স্বরাজ ইন্দ্র পত্রে জয়ন্তকে বিন্দ্ট ও দেবগণকে পলায়মান দেখিয়া মাতলিকে কহিলেন, তুমি শীঘ্ন রথ লইয়া আইস। আদেশমাত্র মাতলি ভীমদশনি দিব্য রথ মহাবেগে আনয়ন করিলেন। বিদঃদ্দামশোভিত মহাবল মেঘসকল

বায়ন্বেগে উর্ত্তেজিত হইয়া ধোররবে রথের সম্মুখে গর্জন করিতে লাগিল। গন্ধবেরা নিবিন্টমনে বাদ্যবাদন এবং অংসরাসকল নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দ্রদেব সশস্ত্রে রাদ্র বসন্ আদিতা অম্বিনীকুমারশ্বর ও মর্দ্গণে পরিবৃত্ত হইয়া নিগতি হইলেন। তংকালে বায়ন্থরবেগে বহিতে লাগিল। স্থা নিশপ্রভ, উল্কাপাত আরশ্ভ হইল। ঐ সমর প্রবলপ্রতাপ রাবণও এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিল। উহা বিশ্বকর্মার নিমিত, মহাকার ভীষণ অজগরসকল উহা বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাদের নিঃশ্বাসবায়ন্তে যেন সমস্ত প্রদীশ্ত হইয়া উঠিতেছে। ঐ দিবা রথ দৈতা ও রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে ইন্দের অভিমন্থে চলিল।

অনন্তর রাবণ মেঘনাদকে বিশ্রামার্থ আদেশ করিয়া ম্বাংং যুদ্ধে অবতাণি হইল। মেঘনাদ রণম্পল হইডে নিজ্ঞানত হইয়া গেল। দেবগণ রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রযুত্ত হইলেন। মেঘ হইডে বেমন ধারাপাত হয় উর্হায়া সেইর্পে অস্ত্রবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তৎকালে দ্রাজা কুম্ভকর্ণ কাহার সহিত যে যুম্ধ হইডেছে কিছুই জানে না। সে হস্ত পদ দম্ভ শান্ত তোমর ও মুম্পার যে কোন অস্ত্রম্বায়া ইউক দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। মহাঘোর রুদ্ধণ মরুস্গণের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ অস্ত্রশাস্ত্র ম্বারা কুম্ভকর্ণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। রাক্ষসনের প্রহারভাবে কাতর হইয়া পলাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ বিনন্ট, কেহ ছিয় হইয়া ভ্পুম্ভে লাগিত হইজা উরগ অম্ব শিশ্বমার ও বরাহাদিগকে আলিগান করিয়া মৃছিত লাগিল। ইব্রু সভাবিত হইল। অনেকে বর্গ হস্তী খ্রু তাহারা মৃছাভ্রেণ উথিত হইল। অনেকে স্বরগণের অস্ত্র মৃত্যায়াসে শিক্ষত লাগিল। ঐ সমস্ত রাক্ষসের যুম্ধ্ব চেটা চিত্রকার্বের ন্যায় আশ্বর্য কর তাহা কাক ও গ্রেগণে আকুল। তথন রাবণ স্বাসন্য তাহা কাক ও গ্রেগণে আকুল। তথন রাবণ স্বাসন্য তাহা

তখন রাবণ স্বাসেন্য এই বিনন্ধ দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিল্ট হইল এবং স্বেসেনামধ্যে অবগাহনপত্তিক ইন্দের অভিমন্ত্রে চলিল। ইন্দ্র ঘোররবে শরাসন আকর্ষণ করিলেন, উহার উল্কারশব্দে দশ্দিক প্রতিধননিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র রাবণের মুস্তক লক্ষ্য করিয়া অপিনকল্প শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাবণও উ'হার প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের শরপাতে চতুদিক অন্ধকারে

আছ্ম, তংকালে আর কিছুই অনুভূত হইল না।

একোনবিংশ সর্গ ॥ চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। দেবতা ও রাক্ষসেরা বলমদে উদ্মন্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কেবল ইন্দু রাবণ ও মেঘনাদ এই তিনজন ঐ অন্ধকারে বিমোহিত হইলেন না। রাবণ ক্ষণকালমধ্যে আপনার বহুসংখ্য সৈন্য বিনণ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিন্ট হইল এবং ঘোররবে সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবার ক্রোধভরে সার্যাথকে কহিল, দেখ, যে অর্যাধ দেবসৈন্য আছে তুমি সেই পর্যন্ত আমাকে মধ্যস্থল দিয়া লইয়া চল। আমি আজই স্ববিক্রমে দেবগণকে বিনন্দ করিব। আমি ইন্দু বরুণ কুবের ও যম সকলকেই বিনাশ করিব। আমি দেবগণকে বিনাশ করিয়া সর্বোপরি অবস্থান করিব। সার্যাথ! তুমি বিষম হইও না, শীঘ্র আমার রথ লইয়া চল। আমি প্রনরায় তোমায় কহিতেছি, তুমি যে অর্বাধ দেবসৈন্য আছে সেই পর্যন্ত আমায় লইয়া চল। আমির প্রবিত্ত তুমি

আমায় সেই স্থানে লইয়া চল। তখন সার্যাখ বেগগামী অন্বগণকে প্রতিপক্ষ সৈন্যের মধ্য দিয়া চালাইতে লাগিল। ঐ সময় স্বরাজ ইন্দ্র উহার অভিপ্রায় ব্রিয়া দেবগণকে কহিলেন, স্বগণ! এক্ষণে আমি বাহা প্রেয়স্কর ব্রিওতিছি তাহা শ্ন। তোমরা গিয়া এই রাক্ষকে জীবন্দশায় গ্রহণ কর। ঐ মহাবল পর্বকালীন তরগগসভ্বল সম্প্রের ন্যায় মহাবেগে সৈন্য়মধ্য দিয়া বাইবে। তোমরা ব্যুদ্ধে বন্ধবান হও, আজ আমরা উহাকে ধরিব। ঐ বীর বরলাভে সম্প্রণ নিভায়, আজ উহাকে বধ করা দ্বংসাধ্য। বেমন দানবরাজ বলি নির্ম্থ হওয়াতে আমি বিলোকরাজ্য ভোগ করিতেছি তাল্প আজ এই পাপাত্মাকে নিরোধ করা আমার ইচ্ছা।

অন্তর ইন্দ্র রাবণকে পরিত্যাগপ্র্বক অন্যা গিয়া রাক্ষসিদগের সহিত বৃন্ধ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ উত্তর পাদ্র্ব দিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্রও দক্ষিণ পাদ্র্ব দিয়া প্রবিষ্ট ইইলেন। রাবণ দেবসৈন্যের প্রতি শরবর্ষণ-প্রেক শত্যোজন প্রবেশ করিল। ইত্যবসরে ইন্দ্র স্বস্টেমার দেখিয়া ধারভাবে রাবণকে নিব্ত করিলেন। দানব ও রাক্ষসেরা ইন্দ্রের নিকট রাবণকে পরাসত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মেঘনাদ জোধাবিষ্ট ইয়া রথারোহণপ্রেক স্রস্টেমারামধ্যে প্রবিষ্ট ইইল। কে ক্রিখারাহণপ্রেক স্রস্টেমারামধ্যে প্রবিষ্ট ইইল। কে ক্রিখারার পরাজ্য করা দ্রুসাধ্য। এ মহাবার রাদ্ধ্রেতি লখা মায়া আশ্রের করিল এবং দেবগণকে পরিত্যাগ করিরা ইন্দের প্রতি ধারমান ইইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র মেঘনাদকে আর দেখিতে পাইলেন বা সিমেনাদের দেহে আর বর্ম নাই। মহাবল দেবতারা প্রহার করিলেও সে ক্রিমার সেবিরা করিছে লাগিল। তখন ইন্দ্র রথ ও সার্রাথকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি শরবে লাগিল। তখন ইন্দ্র রথ ও সার্রাথকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি শরবে করিছে বিচরণ করিতেছে। সেইন্দ্রেক মায়ায় মোহিত কর্মিরা তাহার প্রতি শরব্দি করিতে লাগিল। ইন্দ্র প্রান্ত করিলেও ক্রিমানা ইন্দ্রের প্রতি শরবাদ্যে আনর্যন করিয়া তাহার প্রতি শরবাদ্যিক করিতে লাগিল। ইন্দ্র প্রান্ত করিলে। মেঘনাদও উহাকে মায়াপ্রভাবে বন্ধন করিয়া স্বাসন্তর্যে আনর্যন করিল। দেবগণ রণ্ডলে ইন্দ্রেক বলপ্রেক নীয়মান দেখিয়া ভাবিলেন, এ কি! ইন্দ্র মায়াসংহারিবদ্যা জানেন, তথাচ ইনি মায়াবলে বলপ্রেক নীয়মান হইতেছেন, অথচ মেঘনাদ অদ্শ্য, ইহার করেণ কি!

ঐ সময় দেবতারা ফ্রোধাবিন্ট ইইয়া রাবণের প্রতি শরবৃন্টি করিতে লাগিলেন। রাবণ আদিত্য ও বস্বগণের সহিত যুন্থে প্রবৃত্ত ইইয়ছিল কিন্তু শর্মারে নিপাঁড়িত ইইয়া যুন্থে তিন্তিতে পারিল না। ঐ রাক্ষসবার প্রহারবাথায় নিপাঁড়িত ও অতিশয় শ্লান। তন্দ্রেট ইন্দুজিং উহার সম্মুখীন ইইয়া কহিল, পিতঃ! এক্ষণে আইস, চল আমরা যাই, যুন্থে আর কাজ নাই, জানিও আমাদেরই জয় ইইয়াছে। ত্মি নিশ্চিন্ত ও স্কুথ হও। যিনি স্রুইসনোর ও তিলোকের প্রভ্রু আমি তাঁহাকে স্রুইসনামধ্য ইইতে লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে দেবগণের দপ্রিণ। তুমি স্ববলে শত্রদমন করিয়া তিলোকের অধ্যাশবর হও। যুন্থশ্রমে আর প্রয়োজন কি, এখন যুন্থ করা নিক্ষল।

অনন্তর দেবতারা য্নে বিরত হইলেন এবং সকলে ইন্দ্র ব্যতীত প্রস্থান করিলেন। রাবণ সমর্নবিত্ত পত্ত ইন্দ্রজিতের মুখে এই কথা শ্নিরা আদরসহকারে কহিল, বংস! তুমি অনুরূপ বিক্রমে আমার বংশগোরব ব্রুদ্ধ করিয়াছ, আজ তুমিই স্বীয় বাহ্বলে দেবগণকৈ ও ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে। এক্ষণে রখ আনয়ন কর।

তুমি সসৈন্যে ইন্দ্রকে লইয়া রথারোহণপূর্বক নগরে বাও, আমিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সচিবগণের সহিত হৃত্যমনে শীপ্র যাইতেছি। তথন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে লইয়া সসৈন্যে স্বাহনে গ্রে গমন করিল এবং গ্রে গিয়া ষ্কুণপ্রান্ত রাক্ষ্যগণকে বিশ্রাম করিবার জন্য বিদায় দিল।

তিংশ সর্গ । রাবণের পত্র মেঘনাদ মহাবল ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে দেবগণ রক্ষাকে আগ্রে লইয়া লতকায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রাতা ও পত্রগণে বেণ্টিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আছে। ইতাবসরে রক্ষা উহার সন্মিহিত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সাধ্বাদপ্রিক কহিলেন, বংস রাবণ! যুদ্ধে তোমার প্র মেঘনাদের বলবীর্য দেখিয়া আমি অতিশর সম্ভূন্ট হইয়াছি। আদ্চর্য ইহার বিক্রম ও উদার্য। এই মহাবীর তোমার তুলা বা তোমা অপেক্ষা অধিকও হইতে পারে। তুমি স্বতেজে ত্রিলোক পরাজয় করিয়াছ, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে, এক্ষণে আমি তোমার ও তোমার পত্র মেঘনাদের উপর সম্ভূন্ট হইলাম। এই মহাবল মেঘনাদ অতঃপর জগতে ইন্দ্রজিং এই নামে প্রখ্যাত হইবে। তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকে বশীজ্ত করিলে সেই মেঘনাদ হতিসের যুদ্ধে দর্জয় হইবে। বীর! এক্ষণে তুমি দেবয়াজ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ ক্রিকাং এই জনা তুমি দেবগণের নিকট কি প্রার্থনা কর তাহাও বল।

নকট কি প্রার্থনা কর তাহাও বল।

ইন্দুজিং কহিল, দেব! যদি ইন্দুকে করিতে হর তবে আমার অমরম্ব প্রদান কর্ন। ব্রহ্মা কহিলেন, বীর! করিবাতে পশ্ব পক্ষী মন্যা প্রভৃতি কোন করিবাই এককালে অমরম্ব নাই। তেমির আর যদি কিছ্ব প্রার্থনা করিবার থাকে তো বল। ইন্দুজিং কহিল, ভগবন বাল এককালে অমরম্ব না পাই তবে ইন্দের মৃত্তির উন্দেশে আর যা কিছ্ব প্রার্থনা করিবার জন্য রগস্থলে বাইব তথন আমার জন্য আন্নর প্রাণ করিয়া শত্তি জয় করিবার জন্য রগস্থলে বাইব তথন আমার জন্য আন্নর হৈতে অন্বয়ন্ত রথ উত্থিত হইবে। সেই রথে অবন্ধান করিলে পর আমাকে আর কেইই বধ করিতে পারিবে না, এই আমার প্রার্থনা। আর যদি আন্নর প্রাণ উপলক্ষে জপ হোম সমাপন না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তবেই বিনণ্ট হইব। দেব! সকলেই তপোবলে অমরম্ব প্রার্থনা করে, আমি বিক্রমে তাহা পাইবার ইচ্ছা করিতেছি।

ব্রমা কহিলেন, বীর! তোমার অভীষ্টাসন্ধি হইবে। অনন্তর ইন্দ্র শগ্রহণত ইইতে বিম্নুত্ত ইইলেন। দেবতারাও স্বরলোকে প্রস্থান করিলেন। তদবধি ইন্দ্র দীনভাবাপার চিন্তাপর ও অত্যন্ত বিমনা হইলেন। একদা ব্রহ্মা উহার এইর্প ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, ইন্দ্র! তুমি প্রে কেন দ্বুক্ম করিয়াছিলে? দেখ, আমি ব্রিখ্যোগে প্রজাস্থিত করিয়াছিলাম। উহাদের বর্ণ বাক্য ও বয়স একই প্রকার। কোনও বিষয়ে উহাদিগের কিছুমান্ত ইতরবিশেষ ছিল না। পরে আমি একাগ্রমনে উহাদের বিষয় চিন্তা করিলাম এবং অন্প বৈলক্ষণ্য সম্পাদনের জন্য একটি স্ত্রী স্থিত তাহার সমাবেশ করিয়া দিলাম। সে র্পবতী ও গ্ণবতী হইল। বৈর্পের নাম হল। বৈর্প্য ইইতে যাহা উল্ভূত তাহা হল্য। ঐ স্ত্রীর হল্য বা বির্পতা কিছুই ছিল না। এই জন্য উহার নাম অহল্যা হইল। আমি ঐ নামেই ভাহাকে আহ্বান করিলাম। স্বরাজ। ঐ স্ত্রী স্থিত করিবার পর

ভাবিলাম অতঃপর এই স্ত্রী কাহার ভার্যা হইবে। কিন্তু তুমি দেবগণের অধিপতি, তল্লিবন্ধন তুমি অহল্যাকে তোমারই স্ত্রী বলিয়া স্থির কর। পরে আমি ঐ অহল্যাকে মহার্য গোতমের হলেত বহু বংসরের জন্য ন্যাসম্বরূপ অপণ করিয়া-ছিলায়। তিনিও পরিশেষে আবার আমায় প্রত্যপণি করেন। তথন আমি গৌতমের ধৈর্য ও তপঃসিম্পির বিষয় অবগত হইয়া অহল্যাকে পত্নীরূপে ব্যবহারার্থ তাঁহাকে প্রদান করিলাম। ঐ ধর্মান্দাও উহাকে পাইয়া পরমস্থে কাল্যাপন করিতে লাগিলেন। দেবতারা অহল্যাতে নিরাশ হইলেন। দেবরাজ! তুমিও ক্রোধ ও কামের বশীভ্ত হইয়া গৌতমের আশ্রমে গমনপূর্বক প্রদীশ্ত অণিন্মিখার ন্যায় ঐ দ্বীকে দেখিতে পাও এবং তাহাকে দ্বিত কর। ঐ সময় মহর্ষি গোতম তোমাকে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি ক্লোধাবিষ্ট হইয়া তোমায় অভিসম্প্রাত করেন। তম্জনাই তোমার এইরপে দরবস্থা ঘটিয়াছে। গৌতম কহিয়াছিলেন, ইন্দু! যথন তুমি নির্ভায়ে আমার পত্নীকে দূষিত করিলে তথন বৃ**দ্ধে নিশ্চর শত্রুর হস্তগত হই**বে। আর তুমি এই স্থানে যেরূপ দূষিত ভাবের সূত্রপাত করিলৈ মনুষ্যলোকেও ইহার সম্প্রচার হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই কার্যের কর্তা পাপের অর্ধাংশ তাহার এবং অপরার্ধ তোমার হইবে। অতঃপর তোমার এই ইন্দ্রন্থ-পদও আর স্থায়ী হইবে না। যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রম্ব লাভ করিবে তথুক্ বিদ্যালয় এই পদে ন্থায়ী ছইবে না। আমার এই অভিসম্পাত। তংকাল্লে ট্রেটিম অহল্যাকেও বর্থোচত 

পরে অহল্যা গোতমর্কু কহিলেন, তপোধন! ইন্দ্র তোমার র্প পরিগ্রহ করিয়া আমার উপগত হইয়াছিলেন। আমি ইচ্ছাপ্র্যক এই পাপাচরণ করি নাই। আমার প্রতি প্রসল্ল হউন।

গোতম কহিলেন, ইক্ষ্যাকৃবংশে রাম নামে প্রথিত এক মহারথ জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি মন্ব্যর্পী ন্বরং বিষ্যু। সেই রাম রান্ধণের উপকারার্থ বনপ্রশান করিবা যখন এই আশ্রমে তোমায় দর্শনি দিবেন তখন তুমি পবিত্র হইবে। তুমি যে দৃক্ষম করিলে ইহা হইতে উন্ধার করিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। তুমি এই আশ্রমে তাঁহার আতিখ্যসংকার করিয়া পরে আমার নিকট বাইবে এবং আমার মহিত একত্র বাস করিবে। এই বলিয়া গোতম প্রশান করিবেন এবং অহলাও অতি কঠোর তপশ্চর্যার প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দু! মহর্ষি গোতমের অভিশাপেই তোমার এইর্প দৃষ্টিনা হইয়াছে। তুমি প্রেলি বে দৃক্ষম করিয়াছিলে তাহা সমরণ করিয়া দেখ। তুমি সেই কারণে বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছ। অতএব এক্ষণে সমাহিত হইয়া শীঘ্র বৈষ্ণব বজ্জের অনুষ্ঠান কর। তদ্দ্যারা পবিত্র হইলে তবে তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে। আর তোমার পত্র জয়ন্ত যুন্ধে বিনন্ট হন নাই। দানবরাজ প্রলোমা তাঁহাকে সম্দুগর্ভে লইয়া গিয়াছেন।

ইন্দ্র এই কথা শর্নিয়া বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং ইহার প্রভাবে স্বর্গে গিয়া প্রনর্থার রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিতের বলবিক্তমের কথা কহিলাম, অন্য লোকের কথা দ্রে থাক সেই

বীর ইন্দুকেও পরাজয় করিয়াছিল। রাম ও লক্ষ্মণ অগস্তের নিকট এই আভত্ত ব্যাপার শ্নিয়া কহিলেন, ইন্দুজিতের বলবীর্য অতি বিক্ষয়কর। রামের পাশ্বন্থ বিভীষণ কহিলেন, প্রে ষে ব্যাপার দেখিয়াছিলাম আজ তাহা ক্ষরণ হইল্ ইহার কিছুই মিধ্যা নহে। রাম কহিলেন, তপোধন! আমি যাহা শ্নিলাম ইহা সমস্তই সতা।

একরিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম মহর্ষি অগস্তাকে প্রণাম করিয়া বিস্ময়ভরে পর্নবার কহিলেন, ভগবন্! যখন নিষ্ঠার রাবণ প্রিথবীতে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত তথন কি ইহা বীরশ্ন্য ছিল? ক্ষতিয় রাজা বা অন্য জাতীয় কোন রাজা কি প্রিথবীতে ছিল না। অথবা বাঁহারা ছিলেন তাঁহারা রাবণের বাহ্বলে পরাজিত দিব্যাস্ত্রানশ্না ও নিবাঁশি ছিলেন।

অগস্ত্য রামের এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! রাবণ রাজগণকে নিপাঁড়িত করিয়া পূথিবী পর্যটন করিত। একদা সে স্বর্গপ্রীসদৃশ মাহিত্মতী নগরীতে উপস্থিত হয়। তথায় ভগবান অণ্নি নিরন্তর শরকুণ্ডে অধিবাস নগর তে ভপাস্থত হয়। তথায় ভগবান আশ্ব নিরন্তর শরকুণেও আধ্বাস করিতেন। ই'হার প্রভাবে তথাকার রাজা মহাবাষ প্রত্রেন ই'হারই ন্যায় অন্যের অসহনীয় ছিলেন। যথন রাবণ মাহিত্যতীতে উপ্তিত হয় সেই দিন ঐ হৈহয়রাজ রমণাগণের সহিত নর্মদাবিহারে নির্গত হয়য়িইলেন। রাবণ প্রেপ্রবেশ করিয়া উ'হার অমাত্যগণকে জিল্লাসা করিল, এখন অজা অর্ল্ ন কোথায়? তোমরা শীয় বল। আমি রাবণ; তাঁহার সহিত যুক্ত্রেনাবার জন্য আসিয়াছি। তোমরা তাঁহাকে আমার উপস্থিত-সংবাদ দেও। বিশ্বিস অমাত্যেরা কহিল, রাজা অর্ল্ ন নর্মদাবিহারে নির্গত হয়য়ছেন। তথা রাবণ তথা হইতে হিমাচলতুলা বিন্ধাগিরিতে উপস্থিত হইল। ঐ পর্বত্র ক্রিবিটিলেন করিয়া মেঘের নাায় আকাশে প্রসারিত হইয়া আছে। উহার শাস্ত্র বহুসংখ্য ও গগনস্পণী। গহ্বরে সিংহব্যায়্র-সকল বির্বত্বের বাস ক্রিত্তেক। জ্বান্থার প্রেম্বিটিলেন ক্রেব্রাম্বির স্বেন্থা বির্বত্বের বাস ক্রিত্তেক। জ্বান্থার প্রেম্বিটিলেন ক্রেব্রাম্বির স্বেন্থা বির্বত্বের বাস ক্রিত্তেক। জ্বান্থার প্রথমিক ক্রেব্রাম্বির স্বেন্থা বির্বত্বের বাস ক্রিত্তেক। জ্বান্থার প্রথমিক ক্রেব্রাম্বির স্বেন্থা বির্বত্বের বাস ক্রিত্তেক। জ্বান্থার প্রথমিক ক্রেব্রাম্বর স্বেন্থার ক্রিত্তিক ক্রেব্রাম্বর স্বিত্তিক ক্রেব্রাম্বর স্বিত্তিক ক্রেব্রাম্বর স্বেন্থার ক্রিয়ার ক্রিয়ার স্বেন্থার ক্রিয়ার স্বেন্থার ক্রিয়ার স্বিত্তিক ক্রেব্রাম্বর ক্রেন্থার ক্রিয়ার স্বিত্তিক ক্রেব্রাম্বর স্বিত্তিক ক্রেব্রাম্বর স্বিত্তিক ক্রেব্রাম্বর স্বিত্তার ক্রিয়ার স্বেন্থার ক্রিয়ার স্বিত্তিক ক্রেব্রাম্বর স্বিত্তার ক্রিয়ার স্বিত্তার ক্রিয়ার স্বিত্তিক ক্রেব্রাম্বর স্বিত্তার ক্রিয়ার স্বিত্তার স্বিত্তার স্বিত্তার ক্রিয়ার স্বিত্তার স্বিত্ সকল নিরুত্র বাস করিতেছে। ভূগ্য-প্রদেশ-পতিত জলরাশির শব্দে উহা যেন অট্রহাস্য করিয়া চতুদিকি প্রতিধর্ত্তানত করিতেছে। উহা দেব দানব গন্ধর্ব কিমর ও অপসরোগণের আবাসস্থান, উহা স্বর্গপুলা, স্ফটিকবং স্বচ্ছ জলরাশি বেগে নিঃস্ত হওয়াতে উহা লোলজিহা ফণমণ্ডলশোভিত অনন্তদেবের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহা অতি উচ্চ। রাবণ ঐ বিম্থ্যাচল দেখিতে দেখিতে নর্মদা নদীতে চলিল। নর্মদা বিশ্বাগিরি হইতে নিঃস্ত হইয়া পশ্চিম সম্দ্রে পড়িতেছে। উহার পবিত্র জলরাশি প্রশ্তরুত্তপে প্রতিঘাত পাইয়া চণ্ডলভাবে চলিয়াছে। সিংহ স্মর শাদ্বি, ভল্লাক ও হস্তিসকল উত্তাপতশ্ত ও তৃষ্ণার্ড হইয়া উহার স্লোত আলোড়িত করিতেছে। চক্রবাক হংস কারন্ডব জলকুরুটে ও সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সর্বদা উন্মত্ত হইয়া উহার বক্ষে কলরব করিতেছে। নর্মদা স্বন্দরী রমণীর ন্যায় শোভমান। তীরুপ কুস্মিত বৃক্ষ উহার আভরণ, চরুবাক্য্গল দুইটি স্তন, বিস্তীর্ণ পর্যালন জম্বনদেশ, হংসম্রোপী মেখলা, কুস্ক্রমরেণ্ট অঞ্গরাগ, ফেনরাজি নির্মাল বন্দ্র এবং প্রস্ফাটিত পদ্ম দুইটি রমণীয় চক্ষা। অবগাহনে উহার সর্বাধ্যীণ স্পর্শসূত্র অনুভূত হয়। রাক্ষসরাজ্ঞ রাবণ পর্ণপক হইতে অবরোহণপূর্বক সারন্বরা নর্মদায় অবতরণ করিল এবং উহার মুনিজনশোভিত স্দৃশ্য পর্লিনে সচিবগণের সহিত উপবেশনপূর্বক 'ইহাই গণ্গা' এই বলিয়া উহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। নর্মদাদর্শনে রাবণের যারপরনাই হর্ষ

উপস্থিত। সে শ্ক ও সারণের প্রতি দৃষ্টিপাতপ্র্বক সবিলাসে কহিল, দেথ, এই প্রচণ্ড স্বা সহস্র রাম্মন্বারা সমস্ত জগং স্বর্পবর্গে রঞ্জিত করিয়া অন্তর্নাক্ষের মধ্যভাগ অলৎকৃত করিতেছেন। কিন্তু এখন তিনি আমাকে বিশ্রামার্থ এই নর্মাণাতীরে উপবিষ্ট দেখিয়া যেন চল্দ্রের ন্যায় শীতলভাব ধারণ করিয়া আছেন। স্কান্ধ প্রান্তিহারক বায়্ম আমারই ভয়ে নর্মাণাজলসম্পর্কে স্কান্ত্র হয়া বহমান হইতেছে। আর এই স্কান্ত সারিন্বরা নর্মাণা ভয়ার্তা নারীর ন্যায় আমার নিকট মন্দপ্রবাহে বহিতেছে। সচিবগণ! তোমরা ইন্দ্রসম রাজগণের সহিত বন্ধ করিয়া ক্ষতিবিক্ত ইইয়াছ। তোমাদের সর্বাপ্তেশ শল্মর রক্ত চন্দনের ন্যায় লিশ্ত আছে। অভএব সার্বভৌম প্রভৃতি মন্ত হন্তিসকল যেমন গণ্গায় গিয়া পড়ে তদ্রপ তোমরা এই নর্মাণার অবগাহন কর। তোমরা এই মহানদ্বীতে স্নান করিয়া নিম্পাণ হও, এই অবসরে আমিও ইহার এই শরচচন্দ্রধ্বল প্রালনে বনিয়া শিবপ্রেলা করি।

তথন প্রহস্ত শ্ক সারণ মহোদর ও ধ্রাক্ষ প্রভাতি সচিবেরা নর্মদার অবগাহন করিল। এই সমস্ত মহাবল রাক্ষস সনান ইর্রেরা রাবণের শিবপ্রার জন্য প্রপ আহরণ করিতে লাগিল। উহারা ক্রিইর্তমধ্যে ঐ ধবলমেঘাকার প্রিলনে একটি প্রশুমার পর্বত প্রস্তুত করিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রকাত হস্তী যেমন জাহ্রবীজ্ঞলে অবতরণ করে ক্রেইর্সে স্নানার্থ নর্মদার অবতরণ করিল এবং স্নান ও মন্দ্রজপ করিরা তীরে উল্লেখ্ হইল। অন্যতর আর্থ বস্তু পরিত্যাগপ্রক শারু বস্তু পরিষান করিয়া ক্রিরালিপ্রেট শিবপ্রার জন্য স্থান অব্বেষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা মুডিমিন পর্যতের ন্যার উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। রাবণ যে যে স্থানে বাইতে ক্রিগল উহারা সেই সেই স্থানে স্বর্গমর শিবলিপ্র উহার সপ্রেম জইরা চিলল। পরে রাবণ এক বাল্কা-বেদির উপর ঐ লিপ্রস্থাপন করিরা অমৃত্যাশ্বী প্রশ্ন চন্দ্রন দিয়া প্রায় করিতে লাগিল। সে ঐ সাধ্যাণের বিঘানাশন চন্দ্রময়্থভ্রণ বরপ্রদ র্দ্রের অর্চনা করিয়া সামগান ও বাহ্ প্রসারণপূর্বক সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

শাহিংশ সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ যে স্থানে শিবপ্রা করিতেছিল উছার অদ্রে মাহীন্মতীপতি বীরবর অর্জন রমণীগণের সহিত জ্বনিবছার করিতেছিলেন। তিনি করিণীমধ্যণত হস্তীব ন্যায় বহু সংখ্য স্ত্রীলোকের মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। উ'হার হস্ত সহস্রসংখ্য। তিনি নিজের বাহ্রেল পরীক্ষা করিবার জন্য বাহ্রেলটনে নর্মদার স্রোত নিরোধ করিলেন। ইহা নির্দ্ধ হইবামাত্র প্রতিস্লোতে প্রবাহিত হইল। স্লোতের জল নক্ত মংস্য মকরে পূর্ণ এবং উহাতে প্রেপ ও কুশাস্তরণসকল ভাসিতেছে। উহা নির্দ্ধ হইয়া বর্ষার প্রবলবেণে

বাঁহতে লাগিল এবং অর্জনের নিয়োগেই ষেন রাবণের শিবপ্রার প্রণ বৈগে লইয়া চলিল। তথ্নও উহার শিবপ্রাে পরিসমান্ত হয় নাই। সে তাহা পরিত্যাে করিয়া প্রাতক্ল কান্তার ন্যায় বিপরতিগামিনী নর্মানকে দেখিতে লাগিল। ঐ সময় স্রোতােবেগ প্রিচম দিক দিয়া প্রাদিকে সম্প্রের উচ্ছন্তের ন্যায়। বাড়িতাছল। রাবণ নীরবে দক্ষিণ হস্তের অপ্যালিসন্কেত দ্বারা শক্ত ও সারণকে ইহার কারণ অনুসন্ধানে আদেশ করিল। উহারাও তৎক্ষণাং আকাশপদ্ধ আশ্রমপূর্বক পশ্চিম দিকে বাইতে লাগিল এবং অর্ধাবােছন মার গমন করিয়া দেখিল একটি প্রেম্ব রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছে। তিনি শালব্যাের নায়ে উল্লেড, তাঁহার কেশজাল স্রোতােবেগে অকুল, নেত্রের প্রান্তভাগ মদরাণে আরক্ত, মন মদাবেশে চওল। পর্বত যেমন সহস্র পদে প্রিবীকে রােধ করিয়া থাকে তদ্রপ তিনি সহস্র হস্তে ঐ নদাকৈ রােধ করিয়া আছেন। তিনি করিণীপরিবৃত কুঞ্জরের ন্যায় মদবিহ্নলা ষেড়েশা নারগিণে পরিবেণ্টিত।

শক্ত ও সারণ ঐ অশ্ভ্ত প্রকৃষকে দেখিয়া প্রভাগেষনপ্রকি রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! কোন এক প্রকাশ্ভ শালব্দ্ধাকার প্রকৃষ সেত্র ন্যায় ন্যাদা নদীর স্রোত অবর্শ্থ করিয়া বহুসংখ্য র্মণীর সহিত জলবিহার করিতেছে। ন্যাদা উহার সহস্র হসত শ্বারা নির্শ্থ হইয়া সম্দের জ্লোশ্যারের ন্যায় অনবরত জ্লোশ্যার করিতেছে।

তথন রাবণ ঐ প্রেষ্কে মাহিত্মতীপতি অর্জন বোধ করিয়া যুন্ধার্থ
অগ্রসর হইল। এই অবসরে প্রচণ্ড বায়্ ধ্রিকলি উন্তান করিয়া ঘোররবে বহিতে
লাগিল। মেঘ রক্তবর্ষপূর্বক একরের পর্জন করিয়া উঠিল। কৃষ্ণকায় রাবণ
মহোদর মহাপার্শ্ব ধ্রাক্ষ শৃত্ব করিয়াণের সহিত রাজা অর্জনের অভিমুখে
চলিল এবং অনতিদীর্ঘ কালমধ্যে নির্মানর ঐ ভীষণ হুদে উপস্থিত হইল।
দেখিল তথায় রাজা অর্জনের সমিণীগণের সহিত রুলবিহার করিতেছেন। তথন
ঐ রণগবিত রাক্ষ্ণ রোধে আরক্তনের হইয়া গম্ভীর স্বরে উহার অয়াডাগণকে
কহিল, তোমরা অবিলন্থে হৈহয়াধপতিকে বল যে রাবণ যুন্ধার্থ উপস্থিত।
অমাত্যেরা রাবণের এই বাক্যে অস্থারণপূর্বক দাঁড়াইয়া কহিল, রাবণ! সাধ্ব
সাধ্ব, তুনি যুন্ধের কাল ঠিক ব্রিয়াছ। যে ব্যক্তি মদমন্ত হইয়া দ্বীগোষ্ঠীতে
আছে তাহার সহিত যুন্ধ করা কি উচিত? রাক্ষ্ণরাজ। আজ ক্ষমা কর, এই
রাহিটা এইখানে কাটাইয়া দেও। যদি তোমার যুন্ধ করিবার একান্ডই ইচছা থাকে
তবে তাহা কলা হইবে। অথবা যদি তোমার বলবতী যুন্ধভ্জানিবন্ধন
কালবিলন্ব সহা না হয়, তবে আমাদিগকে বধ করিয়া রাজা অর্জনের সহিত
যুন্ধে প্রব্রু হও।

অনশ্তর শাক সারণ প্রভাতি রাক্ষসেরা রাজা অর্জানের অমাত্যগণকে বিনন্ট
ও ক্লাধাবিন্ট ইইয়া অনেককে ভক্ষণ করিল। নর্মদাতীরে উভর পক্ষে তুম্বা কোলাহল উপস্থিত। অর্জানের অমাত্যগণ তোমর প্রাস বিশ্ব বস্তু ও কর্পাদার শ্বারা রাক্ষসগণকে পীড়নপূর্বক চতুদিকৈ ধাবমান ইইল। উহারা নক্ষীন-মকরসক্র সমন্দ্রের ন্যায় দার্ণ বেগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রহস্ত শাক সারণ প্রভাতি রাক্ষসেরা ক্রোধাবিন্ট ইইয়া স্বতেজে অর্জানের সৈন্যবিনাশে প্রবৃত্ত ইইয়াছে। ইত্যবসরে কয়েকটা প্রায় ভর্মবহনে ইইয়া এই ব্যাপার ক্রীড়াপ্র

এর নৈর গোচর করিল। রাজা অর্জন শর্মনবামার রমণীগণকৈ 'ভয় নাই' এই র্বালয়া অক্যানপূর্বক গুল্যাজল হইতে দিগ্নাগ অঞ্জনের ন্যায় নর্মাদা হইতে উত্তাৰ্ণ হইলেন। তিনি ক্লোধার্ণলোচনে যুগান্তকালীন অপ্নির ন্যায় প্রজানিত হইয়া উঠিলেন। উ'হার হ**ন্ডে** স্বর্ণবৈলয়। তিনি সম্বর গলা উদাত করিয়া সূ**র্য** যেমন অন্ধকারের অন্সবদ করে সেইর্প দ্রুতবেগে রাক্ষসগণের অন্সরণ করিতে ধার্নাগলেন। এই অবসরে বিন্ধাপর্বত যেমন স্থেরি পথ অবরোধ করিয়াছিল ভদুপে বিন্ধাৰণ অকম্পা মহাৰীর প্রহস্ত মুখল ধারণপূর্বক উ'হার পথ অবরোধ করিল এবং ঐ লৌহবন্ধ ঘোর মুখল নিক্ষেপ করিয়া কৃতান্তবং ভীমরবে চিংকার क्रीतरुक माशिक्ष । भाषामात क्रकुम्लारम्य जास्माकल्यम्लीमधानम्भ व्यवमन्क जीन्त, উহা যেন স্বতেজে সমস্ত দৃশ্ব করিতেছে। অর্জুন নির্ভারে ঐ মুখলপাতপ্ত হইতে কিণ্ডিং অপস্ত হইয়া উহা সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দিলেন এবং পাঁচ**শত** হুস্তান্বারা যাহা নিক্ষেপ করিতে হইবে এমন এক প্রকাণ্ড গদা বিঘ্রণিত করিতে করিতে উহার অভিমাথে ধাবমান হই**লেন। প্রহ**স্ত ঐ গদার প্রবল প্রহারে বস্তাহত পর্বতের ন্যায় ভ্তেলে পতিত হইল। তখন মারীচ শ্বক সার্থ মহোদর ও ধ্য়াক্ষ প্রহস্তকে পতিত দেখিরা রণস্থল হইতে অ্প্রিড হইল। তন্দ্রে রাবণ রাজা অর্জ্নের অভিম্থে মহাবেগে আগমন ক্রিটি অর্জনের বাহ, সহয়-সংখ্য এবং রাবণেও বিংশতি হস্ত। উভরের জোরতর যুখ্য আরম্ভ হইল। তংকালে উ'হারা তরশাসক্ত মহাসম্যের সার, শিথিকম্ল পর্বতের ন্যার, তেজাপ্রদীক্ত স্থের ন্যার, বিশ্বদাহপ্রকৃতি বহির ন্যার, গর্জনশীল মেঘের ন্যার, বলদ্শত সিংহের ন্যায় এবং ক্রোধ্যক্তিরেও কালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং করিণার নিমিত্ত দুইটি ক্লাইবিত হস্তা বেমন বৃদ্ধে প্রবৃত্ত হর সেইর্প উভরে গদা গ্রহণপূর্বক ভ্রেক্তির যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন পর্বতসকল ইন্দের বন্ধপ্রহার অকাতরে সিঁহা করিয়াছিল তদ্রপ উ'হারা পরস্পর প্রস্পরের গদাপ্রহার অকাতরে সহ্য করিতে লাগিলেন। উ'হাদের গদাপাত বছুপাতবং ম্বোররবে দিগনত ধর্নিত করিতে লাগিল। অর্জ্বনের গদা মহাবেগে পতিত হইরা বিদ্যাৎ যেমন আকাশকে স্বর্গবর্গে উল্জব্রল করে তদ্র্প রাবণের বক্ষ স্বতেজ্ঞে উম্জ্বল করিতে লাগিল। আর রাবণের গদাও পর্বতদিখরে উল্কা যেমন পতিত হয় তদুপে অর্প্রনের বক্ষে পাতিত হইয়া আলোকে সমস্ত উল্ভাসিত করিয়া তুলিল। অজ্বনও অবসর হন না এবং রাক্ষসরাজ রাবণও অবসর নহেন, স্তরাং र्वाम ও रेम्प्रदर के छेखा भरावीतात यून्य जूनात् भरे शरेराज नागिन। मूर्रेटि व्य বেমন শৃপ্সাম্বারা এবং দুইটি হস্তী বেমন দল্ডম্বারা ষ্কুম করে, তদু,প উ'হারা অস্থাশস্থা দ্বারা ছোরতর যাুন্থ করিতে **লা**গিলেন। ইত্যবসরে অর্জন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দেহের সমস্ত বল প্রয়োগপূর্ব ক রাবণের বক্ষঃস্থলে এক গদা করিকেন। রাবণ ব্রহ্মার বলে সারক্ষিত সাত্রাং অর্জনের গদা নিতান্ত দর্বলের ৰ্যায় স্বীয় বেগের অনুরূপ প্রহারে অসমর্থ হইয়া ন্বিখন্ডে পতিত হইল। রাবণ ধন:প্রমাণ স্থানে ঠিকরিয়া পূড়িল এবং গলদশ্রলোচনে অতিমার বিহাল হইল। তখন অর্জ্রান উহাকে তদকন্দ দেখিয়া গরাড় যেমন সপকে গ্রহণ করে তদুপ উহাকে সহস্থ বাহ**ু**শ্বারা সব**লে গ্রহণ করিলেন এবং নারায়ণ বেমন বলিকে কথন** করিয়াছিলেন তদ্রপ উহাকে কথন করিতে লাগিলেন। তন্দ্রেট সিম্প চারণ ও

দেবগণ বারংবার সাধ্বাদ প্রদানপূর্বক উ'হার মন্তকে প্লেব্ছিট করিতে প্রব্ হইলেন। ব্যান্ত ধেমন মৃগকে এবং সিংহ ধেমন হন্তীকে গ্রহণ করে তদুপে রাজা অর্জন রাবণকে গ্রহণ করিয়া মেঘবং ঘনঘন গর্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় প্রহন্ত ক্রোধাবিল্ট হইয়া অর্জনের প্রতি ধাবমান হাক্ষণে বর্ষা দলের যেমন গতিবেগ দৃষ্ট হয় সেইর্প ঐ সমন্ত ধাবমান রাক্ষনের বেগ দৃষ্ট হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কহিতেছে, ছাজ্ ছাজ্, কেহ কহিতেছে, থাক্ থাক্; তংকালে উহারা অর্জনিকে লক্ষ্য করিয়া নিরবিচ্ছিল্ল শুল ও মুখল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু অর্জনি নিতান্ত ব্যান্তসমন্ত না হইয়া অন্যানকল না আগিতেই ন্বহন্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং বায়্ যেমন মেঘকে দ্র করিয়া দেয় তদুপে তিনি ঐসকল রাক্ষ্যকে অন্দ্রন্দেশ ছিল্লভিল্ল করিয়া দ্র করিয়া দিলেন। রাক্ষ্যেরা অতিমান্ত ভীত হইল। কার্তবাধি অর্জনি রাবণকে লইয়া স্ক্রেণণের সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। তংকালে প্রবাসীও রাক্ষাণেরা উ'হার মন্তকে প্রুপ ও অক্ষত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যেমন বালকে নিগ্রহ করিয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেন।

রন্ধান্তংশ দর্গা। মহার্য প্রকৃত্য দেবলেকে দেবগণের মুখে বায়্রাধনের ন্যায় বিদ্ধান্তর রাবণের বন্ধনব্ভান্ত শ্নিক্তে শাইলেন। তথন ঐ স্থানির, প্রচন্দেহে একান্ত কর্ণাপরতন্ত হইয়া রাজ্য প্রস্কুনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ঐ মনোমার্তবংশে বালী মহার্য আকাশপথে মাহিত্যতা নগরীতে আগমন করিলেন। মাহিত্যতা মারাবতীর ন্যায় শোভমান এবং হ্লুপ্রত্ব লোকে পরিপ্রণা রল্ধা ধেমন স্কুর্নিরীতে প্রবেশ করেন, মহার্য প্রকৃত্য সেইর্প তথায় প্রবেশ করিবান। স্বারপালেরা পাদচারী স্বর্বের ন্যায় দ্রির্নিরীত্য অন্তরীক হইতে অবতীর্ণ ঐ দিবাপ্র্যুবকে প্রকৃত্য বোধ করিয়া রাজ্য অর্কুনের গোচর করিল। অর্কুন মনতকোপরি অঞ্জাল বন্ধনপ্রের অগ্রে বৃহস্পতির ন্যায় রাজ্যর অন্তে অর্ত্য ও মধ্পক গ্রহণ করিয়া ইন্দের অগ্রে বৃহস্পতির ন্যায় রাজ্যর অন্তে অর্থ্য ও মধ্পক গ্রহণ করিয়া ইন্দের অগ্রে বৃহস্পতির ন্যায় রাজ্যর মাহত্য অগ্রে চলিলেন। অর্কুন মহার্যকে উদীয়মান স্বর্বের ন্যায় আসিতে দেখিয়া সসম্প্রম উহার পাদবন্দনপ্রক কহিলেন, ভগবন্ ! আজ এই মাহিত্যতা অমরাবতীর তুল্য হইল। আজ আমি যথন আপনার দ্র্লভি দর্শন লাভ করিরলাম. যথন আপনার স্বরগণবন্দনীয় চরণ বন্দনা করিতে পাইলাম, তখন আজ আমার জন্ম সফল, আমাব তপস্যা সফল, আজ আমার সর্বাগণার ক্রাম সকল বিষয়েই আপনার পূর্ণ অধিকার, একণে আজ্যে কর্ন, আপনি কোন্ উন্দেশে আসিয়াছেন, আমরা আপনার কি করিব।

তখন মহার্য পর্লেশতা রাজা অর্জনেকে ধর্ম অশ্নি ও প্রোদির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, পদ্মপলাশলোচন মহারাজ! বখন তুমি দশাননকে পরাজ্বর করিয়াছ তখন তোমার বাহ্বলের তুলনা নাই। ধাহার ভয়ে সম্ভ ও বায় নিম্পন্দ হইয়া থাকে তুমি সেই দ্র্জার রাবণকে বন্ধন করিয়াছ। তুমি ভাহার বশোনাশ করিয়া জগতে শ্বনাম প্রচার করিয়াছ। এক্ষণে আমি প্রার্থনা করিতেছি, আজ

তুমি তাহাকে **ছাড়িয়া দে**ও।

রাজ্ঞা অর্জনুন মহার্ষ প্রলম্ভার বাক্যে আর দ্বির্ভিক করিলেন না। তিনি হ্ত্মনে রাবণকে মৃত্ধ করিলেন। ঐ মহাবীর উহাকে উৎকৃষ্ট বস্প্রালক্ষার ও মাল্যান্বারা সংকার করিয়া অন্নিসমক্ষে উহার সহিত হিংসাবিনাশক সখ্যস্থাপন-পর্বক রন্ধার প্র প্রশৃত্যকে প্রথম করিলেন। রাবণ পরাজরানিবন্ধন অতিশয় লজ্জিত। অর্জনুন উহার আতিখ্য করিয়া আলিখ্যনপ্র্বক গৃহপ্রবেশ করিলেন। মহার্ষ প্রস্তাও রাবণকে প্রতিগমনে অন্তর্জ্য করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। রাম! রাক্ষসরাজ রাবণ এইর্গে অর্জনুনের নিকট পরাভ্ত ও প্রস্তের অনুরোধে প্রমৃত্ব হইয়াছিল। এই প্রিবাভে প্রকল হইতেও প্রবল্ভর লোক আছে। অত্রব শ্রেয়াধ্বী প্রত্ব কাহাকেই অবজ্ঞা করিবে না।

চতুন্তিংশ লগ ॥ অন্তর্ক প্রার রাবণের আর পরাজর-দঃখ নাই।
সে প্নর্বার প্রথিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। রাজ্য বা মন্বা বে-কেছ হউক না, সে
বাহাকে অধিকবন শ্নিন্তে পার, বলগবে তাহাকেই সুক্রে আহনেন করে। অনন্তর
একদা ঐ বীর বালীর্জিত কিন্দিন্দার উপন্থিত ইইল এবং হেমমালী বালীকে
যুন্থার্থ আহনেন করিল। তখন তারার পিতা ক্রিন্রার তার উহার নিকট আসিরা
কহিল, রাজ্যরাজ! আর কোন্ যানর তেমেরে সন্মুখ্রার বিহর্গত হইরাছেন। তুমি মৃহত্তিকাল অপেকা কর, বালী চার সম্পুত্ত সন্ধ্যাপাসনা করিয়া এখনই ফিরিবেন।
ঐ দেখ বীরগণের শন্ধবং ধক্র কিন্তারাগি; উহা বালীর বলপ্রভাবে সণ্ডিত।
রাবণ! বদিও তুমি অমৃতর্ক বাল করিয়া থাক তথাপি বালীর সহিত সাক্ষাক্রার
পর্বন্ত তোমার জীবন। বিহু মহাবীর জগতের আন্চর্বভ্ত, তুমি মৃহত্তিকাল
অপেকা কর, তাহার সাক্ষাক্রারে তোমার আর জীবিত থাকিতে হইবে না। অথবা
বিদ মরিবার জন্য তোমার এতই বাসততা থাকে তবে তুমি দক্ষিণ সমৃত্রে বাও।
তথায় ত্মিন্ট পাবকের ন্যার সেই মহাবীরকে দেখিতে পাইবে।

তখন রাবণ কপিবীর তারকে ভংগনা করিয়া প্রশকে আরোহণপ্রক দক্ষিণ সমৃত্রে উপস্থিত হইল। দেখিল তখার স্বর্গার্থতাকার প্রাতঃস্ত্র্বর্গম্থল্যাতি বালী সন্ধ্যোপাসনায় তংপর আছেন। কৃষ্ণকায় রাবণ প্রণাক হইতে অবরোহণ-প্রক উহাকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দপদস্থারে চলিল। ঐ সময় বালীও উহাকে বদ্দছালমে দেখিতে পাইলেন এবং উহার দৃষ্ট অভিপ্রার ব্রিকতে পারিয়াও কিছ্নমার বাসত হইলেন না। সিংহ বেমন শশককে এবং গর্ড় বেমন সর্পকে দেখিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে তদ্রেপ বালী ঐ পাপাত্যা রাবণকে লক্ষাই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন এই দৃষ্ট আমাকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দে আসিতেছে। এক্ষণে আমি উহাকে কক্ষে লইয়া সম্ব্যোপাসনার জন্য অপর তিন সমৃত্রে বাইল। আজ সকলে দেখিবে সর্প বেমন বিহগরাজ গর্ড়ের কক্ষে লন্বমান হইয়া বায় তদ্রপ এই দ্রাত্যা আমার কক্ষে লন্বিতকরচরণে ও স্থালতবন্ধে বাইতেছে। বালী এই স্থির করিয়া মৌনাবলন্বনপ্রক পর্বত্বং অটল দেহে বেদমন্ত্র জন্য বন্ধবান। উত্রেই বলগবিত এবং উত্রেই পরস্পর্কে গ্রহণ করিবার জন্য বন্ধবান।

তখন বালী পদশব্দে উহাকে সালাহত ব্ৰিয়া মূখ না ফিরাইয়াই গর্ড় ষেমন সপুকে ধরে তদুপ উহাকে ধরিলেন এবং উহাকে কক্ষে লইয়া মহাবেগে অন্তরীক্ষে উথিত হইলেন। রাবণ মৃক্ত হইবার জন্য বালীকে মৃহুমুহু নথরপ্রহার করিছে লাগিল কিন্তু বালী কিছুমার কণ্ট অনুভব না করিয়া বায়ু যেমন মেঘকে লইয়া ষয়ে তদুপে উহাকে লইয়া ধাইতে লাগিলেন। শক্ত সারণ প্রভৃতি অমাডোরা রাবণকে মৃত্ত ক্রিবরে জন্য মার্ মার্ ইত্যাকার শব্দে বালীর পশ্চাং পশ্চাং ধাবমান হইল। কিন্তু ঐ সমস্ত রাক্ষ্স বালীকে ধরিতে না পারিয়া এবং উ'হার করচরণবেগে প্রতিহত ও পরিপ্রান্ত হইয়া ক্ষণকাল পরেই নিব্ত হইল। বাহাদের প্রাণের মমতা আছে সেই সকল রন্তমাংসময় জীবের কথা কি, পর্বতেরাও উ'হার গতিপথ হইতে অপুস্ত হয়। বালী কুমুশঃ চার সমুদ্রে পক্ষিগণ অপেক্ষাও অধিকতর বেগে গিয়া সম্প্রোপাসনা করিলেন। গগনচারী জীবেরা প্রয়াণকালে উহার পূজা করিতে লাগিল। ডিনি মহাবেগে পশ্চিম সম্দ্রে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় স্নান ও মল্বঞ্জপ সমাপনপূর্বক কক্ষম্প রাবগকে লইয়া বাহ্নবৎ ও মনোবৎ বেগে উত্তর সমন্দ্র গমন করিলেন। পরে তথার সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পুর্বসাগরে উত্তীর্ণ হইজেন। অন্তর তথার সন্ধ্যোপাসনা করিয়া বিভিক্তধার আইক্রিম তিনি চতুঃসম্বের সন্ধ্যা-অন্তর তথার সংখ্যাপাসনা করেয়া বিভক্তবার আহ্রেন্স ।তান চতুঃসম্প্রে সন্ধান্ত বন্দনাপ্র ক রাবণের উত্তরভাগে ক্লাভ হইরা ক্রিন্সের উপবনে পতিত ইইলেন। তথার উপনীত ইইরা, ত্বকক ইইতে রাবণকে ক্রিক্ত করিলেন এবং মৃহ্মুর্হ, হাস্য করিয়া কহিলেন, বল, তুমি কোথা হইতে আসিরাছ? ভংকালে প্রান্তিনবন্দন রাবণের চক্ল্ অতিমান্ত চণ্ডল। সে বুলিস্কানাই বিভিন্নত ইইরা কহিল, কপিরাজ! আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, যুক্ষাত ইইরা তোমার নিকট আসিরাছিলাম এবং আজ তাহার প্রতিফলও পাইনিকে। আশ্চর্ষ তোমার বলবীর্য, আশ্চর্য তোমার গাশ্ডীর্য, তুমি আমাকে প্রান্তি কক্ষে লইরা চার সম্দ্র ব্রাইরা আনিলে। তোমান্ব্যতীত আর কোন বীর অকাতরে আমার এই প্রতিপ্রমাণ দেহ বহন করিতে পারে ? মন বারা ও পক্ষীরই এইর্প গতিবেগ, এখন ব্রিকাম তোমারও তদন্রপে। আমি তোমার বলবীবের সম্যক্ পরিচয় প্রাণ্ড হইলাম, অতঃপর অণিনসাক্ষা করিয়া তোমার সহিত চিরকালের জন্য সখ্যম্থাপনের ইচ্ছা করি। কপিরাজ ! **দ্বীপতে প**রে রাণ্ট অলবস্ত প্রভৃতি আমাদিগের বা কিছ**্** আছে তংসম্দর অবিভাগে উভয়ের ভোগের জন্য রহিল।

অনশ্চর উহারা প্রদীশত অণিনসমক্ষে পরশ্পর আলিখ্যনপূর্বক সথ্য শ্বাপন করিল এবং পরস্পরের কর গ্রহণপূর্বক হৃত্যমনে সিংহ ষেমন গিরিগা্হাতে প্রবেশ করে তদ্র্প কিভিক্তথা নগরীতে প্রবেশ করিল। রাবণ তথার স্থাবির ন্যার পরম স্থে একমাস বাস করিরাছিল. এই অবসরে উহার গ্রিলোকলাশেতহু সচিবগণ আসিরা তথা হইতে উহাকে লইয়া বায়। রাম! প্রের্ব এইর্পে রাবণ কপিরাজ বালীর নিকট পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ উহার সহিত অণিনসমক্ষে দ্রাতৃত্ব স্থাপন করে। বালীর বলের তুলনা ছিল না, কিন্তু অণিন ষেমন শলভকে দশ্য করে সেইর্প তুমি তাহাকেও নণ্ট করিরাছ।

পঞ্চারংশ লগা ৯ অনন্তর রাম কৃতাঞ্চালিপ্টে বিনীতভাবে অগন্তাকে জিজ্ঞাসিলেন,

তপোধন ৷ রাবণ ও বালীর বলের তুলনা নাই সত্য, কিন্তু আমার বোধ হয় ইহাদের বল মহাবীর হন্মানের অনুরূপ নহে। শোর্য, ধৈর্য, বিজ্ঞতা, ক্ষিপ্রকারিছ, রাজনৈতিক কার্যে পট্নতা, বিক্রম ও প্রভাব এই সমস্ত গ্রে হন্মানকে আশ্রয় কারিয়া আছে। কপিসৈন্য সমাদ্রদর্শনে বিষয় হইলে ঐ মহাবর্ত্তির তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া এক লক্ষে শত যোজন পার হইয়াছিলেন। পরে লঙ্কাপ্রেরী ও রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জানকীদর্শন, তাঁহার সহিত কথোপকথন ও তাঁহাকে আশ্বাসদান করিয়া আইসেন। তিনি তথার একাকহি রাবণের সেনাপতি. মন্তিকুমার, কিৎকর ও পাত্রকে বিনাশ করেন। পরে বন্ধনমার এবং রাবণের নিকট সম্যক্ পরিচিত হইয়া অণিন বেমন সমুস্ত প্রিথবীকে দুংধ করে তদুপে সমুস্ত লক্ষাপুরী দশ্ধ করিয়াছিলেন। হনুমানের যের্প বীরকার্য দেখিয়াছি, যম ইন্দ্র বিষয় ও কুবেরেরও তদ্যুপ বীরকার্যের কথা শর্মিন নাই। ই'হারই ভ্রুজবলে আমি লংকা, সীতা, লক্ষ্যণ, জয়শ্রী, রাজ্য ও বংশ্বোন্ধব সমস্তই পাইয়াছি। যদি আমার হনুমান না থাকিতেন তাহা হইলে জানি না জানকীর সংবাদও আরু কে জানিতে পারিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যখন বালী ও স্থোবের বৈরানল জন্লিয়া উঠে তখন হন্মান স্থানিবর প্রিরকামনার বালাকৈ তৃণ্দের স্থায় কেন ভদ্মসাৎ করিয়া ফেলেন নাই? ঐ বার বখন প্রাণাধিক প্রিয় স্কুর্স্ট্রিক্ট ক্রেশ সহ্য করিতে দেখিয়া-ছিলেন তথন বোধ হয় তিনি আপনার বল ক্রের তাহা সম্যক্ ব্রিওতেন না। তপোধন! একণে বাহা জিজ্ঞাসা করিলাম অস্ত্রীন তাহা সবিস্তরে কার্তন করিয়া

আমার সংশারচেছদ কর্ন।
তথন মহার্ষ অগস্তা হন্মানের প্রক্রেই রামকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্।
ত্রিম এই হন্মানের যেসমস্ত সংগ্রের কথা উল্লেখ করিলে তাহার কোনটিই অলাক্ত নহে। বলবিক্রমে ইংহার তুর্ত কিই নাই এবং গতি ও ব্রিখতেও ইংহার সমকক্ষ দেখা বায় না। কিন্তু শার্মপ্রভাবে ইনি নিজের বলবীর্ব বিস্মৃত ছিলেন। একদা শ্বিরা কহিয়াছিলেন, ভূমি বলী হইলেও আপনার বলবীযের পরিমাণ জানিতে পারিবে না। এই মহাবীর বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশতঃ ষের্পে অড্ড্রত কার্য করিয়া-ছিলেন তাহা তোমার নিকট বলিতেও বাক্য স্তম্ভিত হয়। বদি তাহা শ্লিনবার ইচ্ছা থাকে, আমি কহিতেছি, সমাহিত হইয়া শুন। ই'হার পিতা কেসরী সূর্যের বরে স্বর্ণময় সুমের, পর্বতে রাজ্যশাসন করিতেন। কেসরীর ভার্যার নাম অঞ্চনা। বার, উহার গর্ভে ই'হাকে উৎপাদন করেন। অ্ঞানা প্রসবাদেও ফল আহরণার্থ গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে এই বালক মাতৃবিরহে ক্ষ্**ধায় কাতর** হইয়া শরবনে অসহায় কাতিকেয়ের ন্যায় অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সুর্যোদয় হইতেছিল। ইনি জপা পুরুপের ন্যায় রম্ভবর্ণ উদীয়মান সূর্যকে দেখিরা ফলদ্রমে তাহা ধরিবার জন্য এক লম্ফ প্রদান করিলেন। এই বীর তর্ব স্বাকে গ্রহণ করিবার জন্য দ্বিতীয় তর্ণ স্বের ন্যায় অন্তরীকে যাইতে লাগিলেন ৷ এই ব্যাপার দেখিয়া দেখদানব ও বক্ষগণের অতিমার বিষ্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, এই বায়ুপুর ষেরূপ বেগে অন্তরীক্ষে বাইতেছে স্বয়ং বায়, গর্ভু ও মনেরও এইরূপ বেগ নহে। নিতাস্ত শৈশবেও যখন ই'হার এইরপে বেগ, না জ্বানি যৌবন ও বল পাইলে আরও বা কড বেগ হইবে। ঐ সময় তুষারশীতল বার**্ ই'হাকে স্বর্ষের দহনশীল উত্তাপ হইতে রক্ষা** করিয়া

ই'হার সংশ্যে সংশ্যে চলিজেন। ক্রমশঃ ইনি পিতৃবল ও নিজের বাল্যবৃদ্ধিহেতৃ বহু সহস্র ধোজন অতিক্রম করিয়া স্থের সিমিহত হইলেন। কিন্তু স্বাদের অজ্ঞান শিশু বলিয়া এবং ই'হা শ্বারা গ্রুতর কার্য সিম্ম হইবে এই ব্বিয়া তংকালে ই'হাকে দশ্য করিলেন না। যে দিন ইনি স্বাকে ধরিবার জন্য অন্তরীকে আরোহণ করেন সেইদিন স্থাহণ হইবে, রাহ্ স্থাহণের উপক্রম করিয়াছেন। এই মহাবীর স্বোর রথোপরি ঐ রাহ্কেই আক্রমণ করিলেন। তখন রাহ্ অতিমার ভীত ও তথা হইতে অপস্ত হইল এবং সরোধে ইন্টালেরে উপন্থিত হইয়া ললাটে দ্রুটি বন্ধনপ্র ক দেবগণসমক্ষে দেবরাজকে কহিল, তুমি আমার ক্ষ্যশান্তির জন্য চন্দু স্থাকে দিয়া আবার জন্যকে তাহা কেন দিয়াছ? আজ আমি প্রকাল উপন্থিত দেখিয়া স্থাহণার্থ আসিয়াছিলাম, এই অবসরে সহসা আর এক রাহ্ আসিয়া স্থাকে গ্রহণ করিয়াছে।

স্বৰ্ণহারস্পোভিত দেবরাজ ইন্দু এই কথা শ্লিবামাত ব্যস্তসমস্ত হট্যা গালোখান করিকেন এবং কৈলাসবংখবল দশ্তচতুন্টরশোভিত খদস্রাবী নানারচনাচিচিত অভ্যমত স্বৰ্ণঘণ্টাধারী করিরাজ ঐরাবতে আরোহণপূর্বক রাহাকে অগ্রে লইয়া যথার সূর্য হন,মানের সহিত অবস্থিত তথার বাইকে প্রাগতেন। ঐ সমর রাহ, ইন্দ্রকে ছাড়িয়া সর্বাত্তে মহাবেগে স্থের নির্ত্তীসাসতেছিল। এই পবনকুমার শৈলশ্পাবং উহাকে দেখিরা ফলবোধে উহাকেই দেরবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলেন।
তল্পানে মুখমাগ্রাবিশিন্ট রাহ্ ভাত হুইকা পলারন করিল এবং কাতরস্বরে
বিপদ-কান্ডারা ইন্দ্রকে 'ইন্দ্র ইন্দ্র' বিশ্বাক্তি আহ্যান করিতে লাগিল। ইন্দ্র উহাকে
দেখিতে না পাইলেও দ্রে হইতে উত্তি কন্ঠন্বর শ্লিতে পাইলেন এবং কহিলেন,
ভর নাই, ভর নাই, আমি এখনই এই শিশ্বেক বিনাশ করিতেছি। ঐ সমর পবনকুমার রাহ্বকে প্রাণ্ড না হুইছা কলদ্রমে ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইলেন। ই'হার ম্তি ম্হ্তকালের জন্য ছিবিণ বোধ হইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র নিতানত জ্বুখ না হইয়া ই'হার উপর বছ্রপ্রহার করিলেন। এই বার বন্ধ্রপ্রহারে তৎক্ষণাৎ পর্বতো-পরি পতিত হইলেন: তংকালে ইনি সাবধান হইলেও ই'হার বাম ভাগের হন্দেশ ভান হইয়া গেল। ইনি বন্ধ্রপ্রহারে বিহ<sub>ব</sub>ল হইয়া প্রবাতপ্রতি পড়িলে প্রনদের ইন্দের উপর ক্লোধ্যবিষ্ট হইলেন। প্রজাগণের অনিষ্টসাধনে তাঁহার ইচ্ছা হইল। সেই সর্বদেহচারী জগংপ্রাণ বারু স্বীয় গতিরোধপুর্বক প্রেকে সইয়া, গিরি-গ্রেয়ে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সকলের বন্দ্রণার আর পরিসীমা রহিল না, বিষ্ঠাম্যুদ্ধান নিরোধ হইয়া গেল, শ্বাসপ্রশ্বাস স্থগিত, সন্ধিদ্ধান শিখিল, সকলেই কাষ্ঠবং নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল। কুগ্রাষ্থি স্বাধ্যায় ও বষট্কার নাই, ধর্ম-क्त्यात नामगन्थल नारे। वास्त्र श्रात्कारण विद्याक रवन नतकम्थ इरेसा छेठिन। ইত্যবসরে দেবাসরে মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রজা অতিমার কাতর হইয়া প্রজাপতি ব্রমার নিকট গমন করিলেন। বায়্বনিরোধে সকলেই যেন উদরীরোগগ্রস্ত হইয়ছে। উ'হারা রক্ষার নিকট গিয়া কুতাঞ্চলিপাটে কহিতে লাগিল, প্রজানাথ! আপনি চার প্রকার প্রজা স্থিট করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবনের নিমিত বায়ুকে দিয়াছেন। এক্সণে সেই বা**র সকলে**র প্রাক্ষেবর হইয়া সকলকে কণ্ট প্রদানপূর্বক অন্তঃপ্রেমধ্যে স্থাীলোকের ন্যায় কেন নিরুম্থ হইয়া আছেন। আমরা বায়ুম্বারা উপহত, এই জন্য আজ্র <mark>আপনার শরণাপত্ন হইলাম।</mark> আপনি আমাদিগের বায**়**-

নিরোধ-দ্বংখ দ্র করিয়া দিন।

প্রজাপতি রক্ষা প্রজাদিগের নিকট এই কথা শানিয়া কহিলেন, ইহার কারণ আছে। বায়্ বে-কারণে জোধাবিল্ট ইইয়া স্বীয় গতিরোধ করিয়াছেন, প্রজাগণ! তোমরা অবহিত ইইয়া শানা আজ দেবরাজ ইল্র রাহ্র অন্রোধে তাঁহার প্রকেবিনাশ করিয়াছেন, তল্জনা তিনি জোধাবিল্ট। তিনি স্বয়ং নিরাকার কিন্তু সকল শরীরকে রক্ষা করিয়া তল্মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। বায়্ ব্যতীত শরীর কান্তবং ইয়য়া য়য়। বায়্ প্রাণ, বায়্ সা্খ, বায়্ই এই সমস্ত বিশ্ব। বায়্ পরিত্যাগ করিয়াছেন জগতের আর সা্খ থাকে না। দেখ, সেই জগৎপ্রাণ আজ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন এবং আজই সকলে রাম্খবাস হইয়া কান্তবং নিশেচ্ন্ট ইইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের এই কন্ট্লায়ক বায়্ বখায় আছেন চল, আমরা সকলেই সেই স্থানে য়াই। তাঁহাকে প্রসল্ল না করিলো সকলে নিশ্চয়ই বিনন্ট হইব।

অনন্তর প্রস্কাপতি ব্রহ্মা বধায় বার্ বক্সাহত প্রেকে ক্লোড়ে লইরা অবন্ধান করিতেছেন সেই স্থানে প্রস্কাগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তংকালে ঐ স্ক্ অন্তির ও প্রণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্গ ক্লোড়ম্থ শিশ্বেক নিরীক্ষণ করিবামার তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল।

ষষ্ঠিংশ সগাঁ। তথন প্রবিনাশকাতর করে ব্রহ্মাকে দেখিরা তাঁহার সমিধানে শিশাকে লইরা দণ্ডারমান হইলেন। তাঁনার সর্বাপো দ্বর্ণালন্ধার, কর্ণে কুণ্ডল ও মাল্ডর মাল্ডর আন্দোলিত হই কৈছে। তিনি উপদ্ধানপ্রেক তিনবার ব্রহ্মাকে সাদ্টাপো প্রণিপতে করিলেন। তথন বেদবিং ব্রহ্মা তাঁহাকে হদত গ্রহণপ্রেক উত্থাপন করিরা ঐ শিশাকে করিলেন। শিশাক কমল্যোনি ব্রহ্মার করদ্পর্শ পাইবামার জলসিত্ত শস্যের সিরার প্রক্রীবিত হইরা উঠিল। তথন জগংপ্রাণ বার্ প্রেকে জাঁবিত দেখিয়া প্রফ্রেমনে প্রবং জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রজার কায়্রানিবাধ হইতে মৃত্র হইয়া শীতবার্বিনিম্ভ পদ্মের নাার প্রফ্রেল হইয়া উঠিল। তদ্দ্দেট যশ বীর্য ঐশ্বর্য প্রাী জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই তিন যুশ্মগ্রেসম্পর্য, বিহ্নতিপ্রধান, বিলোক্তর ব্রহ্মা দেবগণ কর্ত্ক প্রিত হইয়া বায়র্র প্রির্কামনার তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইল্রাদি দেবগণ হাদিও তোমরা সমুস্ত বিষর জান, তথাচ আমি তোমাদিগকে একটি হিতকথা কহিতেছি, শ্রুন। এই শিশাই হইতে তোমাদিগের কোন গ্রেত্র কার্য সাধিত হইবে, অতএব তোমরা বায়্র তুল্টির নিম্নিত ইহাকে বর প্রদান করে।

তথন ইন্দ্র দ্বীয় কণ্ঠ হইতে পদ্মমাল্য উথের তুলিয়া প্রতিমনে কহিলেন.
যথন আমার বড্রে এই শিশ্র হন্দেশ ভণ্ন হইয়াছে তথন ইহার নাম কপিবীর
হন্মান হইবে। এতখ্যাতীত আমি ইহাকে একটি বর দিতেছি। অতঃপর আমার
বঙ্গে ইহার আর মৃত্যু হইবে না। তিমিরহারী স্থা কহিলেন, আমি এই শিশ্বকে
আমার তেজের শততম অংশ প্রদান করিতেছি। যখন ইহার শাদ্যাধারনের শক্তি
ভানিবে তখন আমি ইহাকে শাদ্য প্রদান করিব। শাদ্যে অধিকার হইলে ইহার
বাদ্মিতা লাভ হইবে। বর্ণ কহিলেন, আমার বরে অযুত শত বংসরেও ইহার
মৃত্যু হইবে না। এবং আমার পাশাদ্য ও জলেও ইহার কোন মান্ত আশৃঞ্কা নাই।

যম সন্তুণ্টাচিন্তে কহিলেন, এই শিশ্ব আমার দন্ডের অবধ্য হইরা থাকিবে, অরোগী হইবে এবং বৃদ্ধে কদাচ বিষয় হইবে না। কুবের কহিলেন, আমার গদার ইহার মৃত্যু নাই। শঙ্কর কহিলেন, এই পবনকুমার আমার ও আমার শঙ্কের অবধ্য হইরা চিরজাবী থাকিবে। রন্ধা কহিলেন, এই শিশ্ব মন্ত্রিমিত দিব্যান্ডের অবধ্য হইয়া চিরজাবী থাকিবে। রন্ধা কহিলেন, হন্মান দাির্ঘার্ত দিব্যান্ডের অবধ্য হইয়া চিরজাবী থাকিবে। রন্ধা কহিলেন, হন্মান দাির্ঘার্ত ও রন্ধজ্ঞ হইবে এবং রন্ধাণাপ ইহাকে স্পর্ণ করিতে পারিবে না। এইর্দেশ দেবগণ হন্মানকে স্ব-স্ব অভীষ্ট বর প্রদানকরিলে জগদ্পর্ব রন্ধা পরিতৃণ্ট হইয়া বার্কে কহিলেন, বায়ো! তোমার এই প্র শার্গণের ভাষণ, মিরগণের প্রিয়নশনি এবং অনোর অবধ্য হইবে। কামর্প ও কামচারী হইয়া অপ্রতিহতপদে সর্বর সগ্রবণ করিবে। ইহার কীর্ডি সর্বর স্থেচার হইবে এবং এই বীর মৃদ্ধে রামের প্রীতিকর রাবর্ণবিনাশক রোমহর্বণ কার্যের অনুষ্ঠান করিবে। প্রজাপতি রন্ধা এই বিলয়া বার্কে আমন্ত্রপদ্ধের অমর্ণাণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রনদেবেও প্রক্তে গ্রে আনিলেন এবং অধ্বনাকে এ সমস্ত বরলাভের কর্যা বিলয়া নিজ্যান্ত হইলেন।

রাম! এই হন্মান বরলপ বলে অতিমান্ত বলী এবং স্ববেগে সম্দূরং পূর্ণ। ইনি নির্ভায় হইয়া শাল্ডস্বভাব মহার্ষগণের প্রতি ক্রিয়ানার আরণ্ড করিলেন। কাহারও প্রাক্তির করিছে করিছে করিছে লগিলেন। কাহারও আন্নিহোর ক্রিয়ার বরপ্রভাবে ইনি রন্ধাপের অবধ্য, এই জন্য ইংহার কৃত অভ্যান্তর সমিস্তই সহিয়া থাকিতেন। তংকালে কেসরী ও বায়া ইংহাকে বার বার নিরম্ভি করিতেন, কিন্তু ইনি কিছাই শ্নিতেন না। অনন্তর ভ্গা ও অভিগরার ক্রিয়ার করিছে আমাদিগের অভিনা করিয়া করিয়া আমাদিগের উপর স্ক্রিয়ার করিয়া করিয়া আমাদিগের উপর স্ক্রিয়ার করিছে আমাদিগের অভিনাপে মোহিত ইইয়া সেই বল বহুকাল তুমি ক্রিনতে পারিবে না, কিন্তু যথন কেহ তোমার ক্রীতি নারণ করাইয়া দিবে তথন তোমার বল বার্থিত হইবে। এই অভিশাপে হন্মানের বল ও তেজ থবা হইয়া গেল। তদব্যি ইনি শান্তভাব আশ্রয় করিয়া ঐ সমস্ভ আশ্রয়ে বিচরণ করিতে ক্রিয়েত লাগিলেন।

বালী ও স্থানিবের পিতার নাম ঋক্ষরজা। সে, সমস্ত বানরের রাজা ও তেজে স্থের নাায় প্রধর। ঋক্ষরজা বহুকাল রাজ্য শাসন করিয়া য়ত্যম্থে পতিত হইল। পরে মন্তানিপ্র মন্ত্রিগণ পৈতৃক পদে বালীকে এবং বালীর পদে স্থানিকে স্থাপন করিল। এই স্থানিবর সহিত বালীর অণ্নির সহিত বায়্র নাায় বাল্যকাল হইতে সমানর্প অবিসম্বাদিত স্থাতা ছিল। খথন ইহাদের পরস্পর শত্তা উপস্থিত হয় তখন ঐ ধাষ্ণিগের শাপবলেই হন্মান আত্মবল ব্বিতেন না। আর স্থানিব বাদিচ বালীর জন্য অস্থির হইয়াছিলেন কিন্তু ইহার বল তাঁহারও সমাক্ পরিজ্ঞাত ছিল না। স্থানিবর সহিত হখন বালীর বৃদ্ধে হয় তখন হন্মান শাপবলে আত্মবলবিস্মৃত বালয়া হস্তিনির্ম্থ সিংহের নাায় নিশ্চেট হইয়াছিলেন। পরাক্রম উৎসাহ বৃদ্ধি প্রতাপ স্পালতা নীতিজ্ঞান মাধ্র গালভীর্য চতুরতা ও থৈব এই সমস্ত গ্লে হন্মান অপেক্ষা অধিক এই পথিবীতে আর কেহ নাই। এই অমিতবল বীর যখন ব্যাকরণ পাঠ করেন সেই সময় ইনি স্থেরি সম্মুখীন হইয়া হস্তে গ্লম্ব ধারণপ্রিক

প্রক্থার্থ জানিবার উদ্দেশে উদয়িগার হইতে অপতাচল পর্যক্ত গমনাগমন করিতেন।
ইনি স্ত্রে ব্রিত্ত অর্থপদ মহাভাষা ও সংগ্রহে অতিমাত্র ব্যুৎপর। পাণিডতাে
ও বেদার্থনির্গারে ই'হার সমকক কেই নাই। ইনি সর্বশাস্ত্রপারদর্শনী। ইনি
সমস্ত বিদ্যা ও তপোবিধান বিষয়ে স্বরগ্রের বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন।
প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে জলস্লাবনে প্রবৃত্ত মহাসমন্ত, বিশ্বদাহে উদ্যত প্রলয়বহি এবং সর্বসংহারে কৃতনিশ্চর কৃতান্তের ন্যায় এই মহাবীরের সম্মুখে কে
তিন্তিতে পারিবে। রাজন্! দেবতারা তোমারই জন্য এই হন্মানকে এবং
স্থোবি, মৈন্দ্, দ্বিবিদ, নীল, তার তারেয়, নল, সংরুদ্ভ, গজ, গবাক্ষা, গবয়
স্বাংগ্র, জ্যোতিমাখ ও অনলকে স্থিত করিয়াছেন। তুমি আমাকে যাহা জিল্লাসা
করিয়াছিলে এই আমি তাহা তোমাকে কহিলাম।

তথন রাম লক্ষ্যণ এবং রাক্ষন ও বানর সকলেই অগন্যের নিকট এই সমসত কথা শ্নিনয় যারপরনাই বিশিষত হইলেন। অগসতা কহিলেন, রাজন্! তোমার সকলই শ্না হইল। আমাদিগকে দর্শনি ও সম্ভাষণও করিলে, এক্ষণে আমরা চলিলাম। তথন রাম কৃতাঞ্জলিপ্টে প্রগত হইয়া কহিলেন, আজ বখন আপনাদিগের দর্শনি লাভ করিলাম তখন দেবতারা এবং কিস্টেপতামহ তুট হইয়াছেন। আপনাদের সাক্ষাংকার পাইলে সকলেই স্বান্ধকে সিভাব লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার একটি ইচ্ছা হইয়াছে, নিবেদ্ধি করি, কৃপা করিয়া আমার জন্য আপনারা তাশ্বরে সম্মত হউন। আমি বিশ্বিদিনের পর অরণ্যবাস হইতে প্রত্যাগ্মন করিয়াছি, এক্ষণে পোর ও জন্পুলিল্লিকে স্বকার্যে স্থাপনপূর্বক আপনাদিগের প্রভাবে একটি যজের স্বর্কীক করিব। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে সেই বজ্ঞে স্বর্কীক করিব। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে সেই বজ্ঞে স্বর্কীক বিরয়া শিত্লোকের জন্গ্রহীত হইব। অতএব আমার ইচ্ছা তাপনারা সমহতে হইয়া সেই বজ্ঞে আগ্মন করেন।

তখন অগসত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ রামের কথার সম্মত হইয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাম সবিস্মরে বজ্ঞান্-ঠানের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বোস্ত হইল। তিনি সভাসদ্গণকে বিদার দিয়া সন্ধ্যোপাসনাপ্র্বক রালিকালে অনতঃপ্রে প্রবেশ করিলেন।

শশ্তিবেশ শর্মা ॥ পৌরগণের হর্ষবিধিনী রামের প্রথম অভিবেকরজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে বিন্দাগল রামকে জাগরিত করিবার জন্য রাজভবনে আগমন করিল। উহারা রামকে প্রলাকিত করিয়া স্তুতিগান করিতে লাগিল, রাজন্! জাগরিত হউন, আপান নিপ্রিত থাকিলে সমস্ত জগৎ নিপ্রিত থাকিবে। বীর! আপনার বিষ্ণম বিক্তর অন্রপ্প, রপে অভিবনীকুমারাল্বরের অন্রপ্প, বৃশ্থি বৃহস্পতির তুলা এবং পালনী শক্তি রক্ষার তুলা। আপান ক্ষাগ্রেণ প্রথমী, তেজে স্বর্গ, বেগে বায় ও গাম্তীর্থে সমন্ত্র। আপান স্থাণ্যে নায় অচল ও অটল। আগনার বের্প সোম্ভাব চন্তেই কেবল তাহার সাদ্শ্য আছে। আপান দুর্ধর্য, ধর্মাণীল ও প্রজাগণের হিতাকাক্ষী। আপনার তুল্য রাজা ক্ষন হয় নাই, হইবেও না, কীতি ও শ্রী আপনাকে পরিত্যান করে নাই, ধর্ম পালনাত নিয়ত অবিন্টান করিতেছেন।

রাহিপ্রভাতে বান্দগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ মধ্র বাক্ষ্যে শতব করিয়া বাজা রামকে প্রবোধিত করিতে লাগিল। রাম জাগরিত হইলেন এবং অনন্ত শ্ব্যা হইতে নারায়ণ হরির ন্যায় ধবল-আশ্তরণাচ্ছাদিত শধ্যা হইতে গাত্রোখান করিলেন। এই অবসরে বহ,সংখ্য বিনীত ভৃত্য পরিষ্কৃত পাত্রে জল লইয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। রাম মুখ প্রকালনাদিপুর্বক শুচি হোমসমাপনান্তে ইক্ষ্বাকুকুলের পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় বিধিপূর্বক দেবতা পিতৃ ও বিপ্রগণকে অর্চনা করিয়া বহুলোকের সহিত বহিঃ-কক্ষায় নিগাত হইলেন। আন্নকল্প বাশন্তাদি প্রেরাহত ও মাদ্রগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। নানা জনপদের অধীশ্বর ক্ষাত্রর রাজগণ আসিয়া ইন্দ্রের নিকট দেবগণের ন্যার ভাঁহার পান্ধের্ব উপবিষ্ট হইলেন। বেদ্রায় যেমন মম্ভবেক সেবা করে সেইরূপ ভরত লক্ষ্যুণ ও শগ্রুঘা হুক্টমনে উ'হার সেবা করিতে লাগিলেন। বহুসংখা কিঞ্কর কৃতাঞ্জালপুটে প্রফ্রেম্বে চতুদিকে দণ্ডায়মান; মুদিত নামক ভাত্যেরা উ'হার পাদের্ব উপবিষ্ট হইল। বক্ষেরা যেমন কুরেরের উপাসনা করে তদ্রপ স্থাতীব প্রভাতি বিংশতি বানর এবং চারিজন সচিবের সহিত বিভাষণ উহার উপাসনা করিতে লাগিলেন সামত বিচক্ষণ লোক ও কুলীনেরা অবনতমশতকে প্রণাম করিয়া উত্থার দিক্তি উপবিষ্ট হইল। রাম এই সমস্ত ব্যক্তিতে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র অপ্রেক্ত অধিক শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় প্রোণজ্ঞ মহাত্মারা ধর্মসংক্রান্ত ক্রমের কথার প্রসংগ করিয়া সকলকে প্রতি করিতে লাগিলেন।

প্রক্রিক ১ । রাম অগস্তার ক্রিজ্ঞাসিলেন, তপোধন ! বালী ও স্থাবির পিতা ক্ষরজা, কিন্তু উহাদের স্থাতা কে এক নিবাসই বা কোথার ? আর উহাদের বালী ও স্থাবি এইর্প নামই বা কেন হইল ? শ্নিতে আমার একান্ড কোত্রল উপস্থিত ইইরাছে, আপনি আন্প্রিক সমস্তই কীর্তন কর্ন।

মহর্ষি অগলতা কহিলেন, রাজন্! প্রে একদা ধর্মপরায়ণ দেবর্ষি নারদ্র পর্যটনপ্রসংশ্য আমার আশ্রমে উপন্থিত হন এবং আমি তাঁহাকে বিধানান্সারে সংকারপ্রেক আসনে উপবেশন করাইয়া কোত্হলক্রমে এই কথাই জিল্লাসিলাম। তিনি কহিলেন, তপোধন! শুন। শ্বর্ণময় স্মের্র সর্বদেবলপ্রণীয় মধ্যম শ্লো পদ্মযোনি রক্ষার শতবোজনবিল্তীর্ণ এক দিবা সভা আছে। তিনি ঐ সভায় নিয়ত অবল্থান করিয়া থাকেন। কোন এক সময় তিনি যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। যোগাভ্যাসকালে তাঁহার নের্ছবর হইতে অশ্রপাত হয়। তিনি তাহা ল্বহন্তে গ্রহণ করিয়া ভাতলো নিক্ষেপ করেন। লোকপ্রত্যা ব্রহ্মা ঐ অশ্রন্ত্রন বিশ্বের করিয়ার তাহা হইতে এক বানর জন্মগ্রহণ করিল। তখন রক্ষা উহাকে প্রিয়বাক্যে আশ্বন্ত করিয়া কহিলেন, বানর! এই দেখ, দেবগণের বাসভ্যমি বিশ্বের্ণ করে। তুমি এই স্থানে ফলম্লাশী হইয়া নিয়ত আমার নিকটে অবন্থান কর। তুমি এইর্পে কিছ্কাল আমার নিকট থাকিলে নিশ্চর তোমার শ্রেরোলাভ হইবে।

তথন ঐ কপিরাজ অবনতমদতকে দেবদেব স্তন্মার পদে প্রণাম করিয়া কহিল,

আপনি ষের্প আজা করিলেন একণে তাহাই করিব। এই বলিয়া ঐ বানর হ্টমনে ফলপ্লপণ্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিল। সে তথার প্রপাচয়ন, ফলভক্ষণ ও মধ্পান করিয়া বেড়ার এবং প্রতিদিন সায়াহে প্রজাপতি রক্ষার সহিত সাক্ষাং করিয়া তাঁহার পদম্লে ফলপ্লপাদি উপহার দের। এইর্প পর্যটনপ্রসপ্পে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

একদা ঐ বানররাজ অতিমাত্র তৃক্ষার্ত হইয়া উত্তর স্থেমর্শিখরে গমন করিল। দেখিল, তথার বিহগকুলসজ্কল স্বচ্ছসালিল এক সরোবর আছে। সে ঐ সরোবরতীরে বিসিয়া নানার্প গ্রীবাভঙ্গী করিতেছে, এই অবসরে সহসা জলমধ্যে আপনার মুখের প্রতিবিন্দ্র দেখিতে পাইল। সে আপনার প্রতিবিন্দ্র দেখিতে পাইল। সে আপনার প্রতিবিন্দ্র দেখিয়া ভাবিল এই জলমধ্যে আমার কোন প্রবল শত্র, আছে। এই দৃষ্ট জোধাবিষ্ট হইয়া নিয়ত আমার অবমাননা করিতেছে। সরোবরই এই নির্বোধের গৃহ। সে মনে মনে এইর্প বিতর্ক করিয়া চপলতানিবন্ধন সরোবরমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং প্রবর্গার তথা হইতে লাফাইয়া তারে উঠিল। ঐ সময় সে সরোবরে অবগাহননিবন্ধন স্থারিশ প্রাণ্ড ইইয়াছে। উহার জ্বনন্দর বিস্তার্ণ, কেশজাল ক্ষবর্ণ, মুখ মনোহর ও সহাস্য, স্তনব্যাল স্থাল ক্রিটান। ঐ টেলোকাস্ক্রের লাবব্যাময়ী ললনা সর্লা লতার ন্যায়, অপক্ষা প্রান্তিন। ঐ টেলোকাস্ক্রের নায় সরোবরতীরে শোভা পাইতে লাগিল। উত্তেক দেখিলে সকলেরই মন উদ্মত্ত হইয়া উঠে। উহার রূপ দেবী উমার নায় ক্রিলাকসামানা। সে দশদিক উল্জাহন করিয়া দাড়াইয়া আছে, এই অবসরে স্বের্জিক ইন্দ্র দেবদেব রুক্ষার চরণবন্দনা করিয়া ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন এবং ক্রিকানে স্থাপণ ঐ স্বেস্ক্রেরীকে দেখিতে পাইনেন। উত্তেরে মন চন্দ্রল হইয়া যাইতেছিলেন। ইন্স্রান্ত যায় বায় সর্বাদেবও সমসত দিন প্রতিনের পর পথ দিয়া যাইতেছিলেন। ইন্স্রান্ত বিশ্বাবার নায় সর্বাদেবও সমসত দিন প্রতিনের পর করিয়াং ধৈর্যলোপ হইয়া জিল।

অনন্তর ইন্দ্র ঐ নারীর মাশ্তকে রেতঃ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু রেতঃ উহাকে না পাইয়া নিব্রু হইল। ইন্দের বীর্ষ অমোঘ। উহা হইতেই বানরপতির জন্ম। বাল অর্থাৎ মাশ্তকের কেশে রেতাশ্বলন হইরাছিল। এই জনা তাজাত প্রের নাম বালী হইল। পরে স্বাদেবও জনপোর বাশবতী হইরা ঐ নারীর গ্রীবাদেশে রেতঃ পরিত্যাগ করিলেন। রেতঃ গ্রীবায় পতিত হইরাছিল এইজনা তাজাত প্রের নাম স্থাব হইল। স্বাদেবও ঐ নারীকে ভাল মাশ কিছুই কহিলেন না। তাহার অনশাতাপ উপদামত হইয়া গেল। পরে ইন্দ্র বালীকে গ্রাহাথিত অক্ষর ম্বর্ণ-হার দিয়া স্বলোকে প্রম্থান করিলেন এবং স্থাও স্থাবির সকল কার্যে প্রন্তন্য হন্মানকে একমাত সহায় স্থির করিয়া অন্তরীক্ষে উপনীত হইলেন।

পরে সেই রান্ত্রি অততি ও স্থা উদিত হইলে ঐ নারী প্নর্বার বানরর্প প্রাণত হইল। উহার দুইটি পার মহাবল কামর্পী ও পিজালচক্ষ্য। সে উহাদিগকে অমাতাস্বাদ মধ্য পান করাইল এবং উহাদিগকে লইয়া সর্বালাকিপিতামহ রক্ষার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রক্ষা স্বপার অক্ষরজ্ঞাকে প্রেল্বরের সহিত উপস্থিত দেখিয়া অতিশব হণ্ট হইলেন এবং উহাকে সাম্প্রনা করিষা দেবদ্তকে কহিলেন, দতে। তৃমি আমার আদেশে কিন্কিশার গমন কর। সেই পারী অতি প্রকাশ্ত ফলম্লবহ্ল রম্বত্রিক পণাদ্রবা প্রেণি ও পবিত্র। তথার চাতুর্ববের লোক বস্তি

করিয়া আছে। বিশ্বকর্মা আমারই নিয়োগে উহা নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ পরিতি বহু বানরের বাস। তোমরা তথায় গিয়া যুখপতি ও অন্যান্য বানরকে আহ্যান ও সভাস্থলে সম্ভাষণপূর্বক আমার এই প্রে অক্ষরজাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আইস। দর্শনিমার তাহারা এই ধীমানের যে বশবতী হইবে তদ্বিধয়ে কিছুমার সম্পেহ নাই।

অনন্তর দেবদ্ত ক্ষরজাকে লইয়া কিন্কিশার গমন করিল এবং বার্বেগে গহার প্রবেশ করিয়া ব্রহার নিরোগে উহাকে অভিষেক করিল। ক্ষরজা বিধানান্দারে স্নাত অচিত ও অলক্ষ্ত হইল। ভাহার মুস্তকে রাজমাকুট শোভা পাইতে লাগিল। সে রাজ্যে অভিষিত্ত হইরা হৃষ্টমনে সম্ভদ্বীপা প্থিবীর সমুদ্ত বানরের উপর কর্ভার করিতে লাগিল। রাম! এই ক্ষক্রেরা বালী ও স্ত্রাবের পিতা এবং মাতা। একলে ভোমার মুগল হউক। যিনি এই বালী ও স্ত্রাবের উৎপত্তির কথা কীর্তান করিবেন এবং যিনি শ্নিবেন তাঁহার সকল কার্য স্কিন্ধ হয় এবং তিনি স্বাদ্য প্রক্রের থাকেন।

প্রক্রিক হ। মহারাজ রাম প্রাভগণের সহিত্য হার অগস্তোর নিকট এই পোরাণী কথা শর্নিয়া অতিশয় বিদ্যিত হর্তের। কহিলেন, তপোধন। আমি আপনার প্রসাদাং এই পবিত্ত কথা প্রবণ করিলাম। ইন্দ্র ও স্বর্ণ ই'হারাই বানর রুপে জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন, কি আস্ক্র

অনদ্তর মহার্য অগস্ত্য কহিবের রাজন ! প্রে বে নিমিত্ত রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল আমি তাহা কৃতিন করিতেছি, শ্রবণ কর ! প্রে সত্যব্ধে একদা রাবণ স্বতেজঃপ্রভূতি স্বস্কাশ সভাবাদী সনংক্ষারকে অবনত মুক্তকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জালপ্রেট কহিল, ভগবন ! দেবগণের মধ্যে স্বাপেক্ষা বলবান কে? তাহারা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ব্লেখ শলুজয় করিয়া থাকেন ? রাজণেরা কাহার উল্দেশে নিয়ত বাগবজ্ঞ করেন এবং বোগিগণ কাহাকেই বা ধানে করিয়া থাকেন ? আপনি সবিস্তরে ইহা কীতনি কর্ন।

তখন সনংকুমার ধ্যানবলে রাবশের অভিপ্রায় ব্রিবতে পারিয়া স্নেহভরে কৃহিলেন, বংস ! শ্ন। নারামণ হরি সমসত জগতের পতি। আমরা তাঁহার উৎপত্তির
কথা জানি না। দেবাস্র সকলেই নিয়ত তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া আছেন।
তাঁহার নাভিদেশ হইতে জগৎপ্রভা রক্ষার জন্ম। তিনি এই চরচর বিশ্ব স্থিট
ক্রিয়াছেন। দেবগণ সেই হ্রিকে আশ্রয় করিয়া বজ্ঞে বিধিপ্রকি অমৃত পান
এবং তাঁহাকেই অর্চনা করিয়া থাকেন। যোগিগাল প্রাণ বেদ ও পণ্ডরাত্র দ্বারা
তাঁহার জ্ঞানলাভপ্রকি তাঁহাকে ধ্যান এবং বজ্ঞান্তান দ্বারা নিয়ত তাঁহার
প্রা করেন। তিনি দৈতা, দানব ও রাক্ষস প্রভাতি স্রশ্রগণকে হুম্বে প্রাজয় করিয়া থাকেন এবং সকলের ন্বারা প্রিজত হন।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রণাম করিয়া পনেবার জিল্পাসা করিল, তপোবন! যে-সমস্ত দৈতা দানব ও রাক্ষস হরির হস্তে বিনণ্ট হয় ভাহাদিশের কির্প গতিলাভ হইয়া থাকে? সনংক্ষার কহিলেন, দেবতার হস্তে মতা হইলে স্বর্গলাভ হয়। পরে প্রোক্ষায় স্বর্গান্তিট ইইলে ভ্তলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। জীবেরা প্রজন্ম-

সন্তিত পাপ-প্রণ্যে স্থন্সলাভ করিয়া স্থ দৃঃখ ভোগ করে। চিলোকীনাথ চক্রধারী হারি যাহাকে বিনাশ করেন সে তাহার নিকেতনে স্থান পার। দেখ, তাহার দ্বোধও বরের তুলা।

রাবণ সনংকুনারের মুখে এই কথা শহীনরা অতিশয় বিস্মিত ও সম্তুষ্ট হইল। মনে করিল, অমি কির্পে যুদেশ হরির হস্তে মরিব।

প্রাঞ্চনত ৩ ॥ রাবণ এইর্পে চিন্তা কারতেছে, ইতাবসরে সনংকুমার প্নর্বার কহিলেন, রাবণ ! তোমার খের্প অভিপ্রার অবশ্যই তাহা ঘটিবে, তুমি স্থী হও এবং কিয়ংকাল অপেক্ষা কর।

রাবণ কহিল, তপোধন! হরির স্বর্প কির্প? সনংক্ষার কহিলেন, রাবণ! শুন আমি সমূলতই কহিতেছি। সেই হার সর্বব্যাপী অব্য**ন্ত স্**করু ও নিতা। তিনি চরাচর বিশেব ব্যাণ্ড হইয়া আছেন। তিনি ভ্রেনক দ্যুলোক পাতাল পর্বত বন নদনদী ও গ্রামনগর সর্বাহই আছেন। তিনি ওব্কার সত্য সাবিদ্রী ও প্রথিবী। তিনি ধরাধরধারী দেব অনন্ত। তিনি দিরু 🗞 রাত্রি। তিনি উভয় সন্ধ্যা এবং চল্দ্র ও স্ব'। তিনি কাল অণ্নি বায়, রক্ষা ক্রিইল্য ও জল। তিনি জনিল-তেছেন ও শোভা পাইতেছেন। তিনিই ক্টাড়া ক্টেরতেছেন। তিনি লোকের স্থিতি সংহার ও শাসন করিতেছেন। তিনি অবিস্থানী লোকনাথ প্রোণপ্র্য ও বিশ্ব-নাশক। রবেণ। অধিক আর কি বলিব প্রাচর বিশ্বে একমার তিনিই বিরাজিত আছেন। সেই নীলোংপলের ন্যায় অমবর্ণ হরে পদ্মপরাগবং পতিবলে বর্বাকালনি বিদ্যুক্তির নার স্থেতির ন্যায় শোভিত হইতেছেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন। তাহার বক্ষ শ্রীর্থ্যস্থিত ও শশাংক্শোভিত। সংগ্রামর্পিণী লক্ষ্মী
মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় সিয়ত তাহার দেহ আব্ত করিয়া আছেন। স্রাস্ত্র পলগ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি যাহাকে কূপা করেন সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। বংস। যজ্ঞফলসঞ্জিত তপ ও দানে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না বে ব্যান্ত তাঁহার ভন্ত, যিনি তম্পতপ্রাণ, যাহার চিত্র তাঁহাতে আসম্ভ এবং বিনি তৎপরায়ণ, তিনিই জ্ঞানবলে নিম্পাপ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পান। রাবণ। এক্ষণে সেই হরিকে যদি দেখিবার ইচ্ছা **থাকে ত কহিতেছি, শূন। সত্যয**়গ অতীত ও ত্রেতাযুগ উপগ্রিও হইলে তিনি দেব-মনুষোর হিতার্থ রামম্তিতি জন্মগ্রহণ ক্রিবেন। প্রিথবীতে ইক্ষাকুবংশে দশর্থ নামে এক রাজা হইবেন। রাম নামে তাঁহার এক পত্রে জন্মিবেন। তিনি তেজস্বী বুন্খিমান মহাবাহ, ও মহাসত্ত। তিনি ক্ষমাগ্রণে পথিবীতৃলা এবং য্থে কঠোর স্থেরি নাায় শত্রপক্ষের নিতান্ত দুর্নি রীক্ষা হইবেন। হরিই সেই রাম। তিনি পিতৃনিয়োগে দ্রাতা লক্ষ্যানের সহিত দন্ডকারণ্যে বিচরণ করিবেন। সীতা তাঁহার পত্নী। দেবী লক্ষ্যী সীতার্পে রাজ্য জনকের কন্যা হইয়া প্থিবী হইতে উত্তিত হইবেন। সীতা অতি সুলক্ষণা ও অপ্রতিমর পা। তিনি চন্দের প্রভার ন্যায় এবং দেহের ছায়ার ন্যায় রামের অন গত। ঐ সাধনী অতি স্শীলা সদাচারা গুণবতী ও ধীরস্বভাবা। তিনি সূর্যের র্নিমর নাায় এবং অন্বিতীয় মূর্তির নায় অনন্থিত। রাবণ! এই আমি তোমার নিকট সেই অবিনাশী নিভা প্রেরুষের সমস্তই কীর্তন করিলাম।

রাবণ সনংকুমারের মুখে এই কথা শানিয়া নারায়ণের সহিত বিরোধ-বাসনার চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার চক্ষ্ বিস্ময়ে উৎফ্রে হইয়া উঠিল। সে হর্ষভরে ঘন ঘন শিরশ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর রাম বিস্ময়বিস্ফারলোচনে পরম জ্ঞানী অগ্নস্তাকে কহিলেন, তপোধন! আপনি এই প্রোতন কথা আরও কীর্তন কর্ন। শানিবার জন্য আমার একান্ত কৌত্হল উপস্থিত হইয়াছে।

প্রক্রিক ৪ মা তখন মহর্ষি অগস্তা রামকে কহিলেন, শন্ন! এই বলিয়া তিনি
প্রতিমনে উপরুদ্ত কথার অবশেষ যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাজন্! দ্রাজা
রাবণ এই হরির সহিত বিরোধ করিবার জন্যই জনকনিশ্বনীকে হরণ করিয়াছিল।
প্রে দেবর্ষি নারদ স্মের্ পর্বতে এই কথা করিনাছিলেন। তিনি দেব
গন্ধি সিন্ধ ও ক্ষরিগণ, সমক্ষে হাসায়ন্থে এই কথা কহিয়াছিলেন। রাজন্! তুমি
এক্ষণে সেই পাপনাশক কথা শ্রবণ কর। দেব গন্ধর্বেরা এই কথা শ্নিয়া হর্ষেংফ্রে নেত্রে দেবর্ষি নারদকে কহিয়াছিলেন, র্যান এই কথা শ্নাইবেন বা ভারপ্রেক শ্নিবেন তিনি প্রপোৱে পরিবৃত হইয়া স্ক্রিই প্রিজত হইবেন।

প্রকিশ্চ ৫ ॥ রাবণ বার রাক্ষসগণের স্থিতি জয়লাভার্থ প্রথবীতে পর্যটন করিতেছিল। সে দৈত্য দানব রাক্ষরের মধ্যে যাহাকে অধিকবল শ্লিনতে পায়, তাহাকেই বলগবে ব্লেথার্থ আর্মন্ত করিয়া থাকে। এইর্প পর্যটন প্রসংশ্যে একদা দেখিল দেবার্য নায়দ মেরিল্ডিস্থ ন্বিতায় স্বের নায় রক্ষলোক হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। ব্রিক্ট প্রতিমনে উহার সামিহিত হইল এবং তাহাকে অভিবাদনপ্রক কৃতাঞ্জালির্ন্তি কহিল, তপোধন! আপ্রনি রক্ষলোক পর্যক্ত অনেক লোকই দেখিয়াছেন। একণে জিজ্ঞাসা করি কোন্ লোকে মন্বোরা অপেক্ষাকৃত বলবান, আমি তাহাদিগের সহিত যুল্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছি।

দেবর্ষি নারদ মৃহ্তিকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, রাক্ষনরাজ! ক্ষীরোদ সম্দ্রের নিকট দেবতাবীপ আছে। তুমি যের প বলবীর্ষের অন্সন্ধান করিতেছ, আমি ঐ দ্বীপের মন্ব্যুকে সেইর পই দেখিয়াছি। তাহারা মহাকার, মহাবীর্ষ, বৈষ্ণীল ও চন্দ্রবং ধবল। তাহাদের কণ্ঠান্বর ঘন গঞ্জনের ন্যায় গদভীর এবং বাহ্বিগল অর্গলাকার।

রাবণ কহিল, প্রভো! শ্বেডন্বীপে এইর্প মহাবল মন্ব্যদিগের কি প্রকারে জন্ম হইল? কি স্তেই বা তথার তাহাদিগের বসবাস? আপনি করিন্থত আমলক ফলের ন্যায় সমস্ত জগং নিরত দর্শনি করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই কথা কীর্তন করিয়া আমার কোত্তল চরিতার্থ কর্ন।

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐসকল মন্যা অননামনে নারায়ণের আরাধনা করিয়া থাকে। উহারা তৎপরায়ণ তদাসন্তচিত্ত ও তদ্গতপ্রাণ। উহারা একানত-ভাবে তাঁহার অনুগত বলিয়া শ্বেতদ্বীপে বসবাস লাভ করিয়াছে। চন্তধারী নারায়ণ হরি শার্গধিন, আকর্ষণপূর্বক যাহাকে বিনাশ করেন তাহার বাস স্বর্গলোক। বংস! যাগকজ্ঞ, দান সংব্যা ও তপোবলে ঐ স্বর্গলোক লাভ হয় না।

তথন রাবণ দেবর্ষি নারদের এই কথা শর্নারা বিস্ময়ভরে বহুক্প চিন্তা করত দিবর করিল, আমি নারারণের সহিত যুক্ষ করিব। পরে সে নারদের অনুভাল্পমে দেবত্বপৈ যাত্রা করিল। দেবর্ষি নারদেও কৌত্হলপরতন্ত হইয়া বহুক্প চিন্তা করত এই পরমাণ্চর্য ব্যাপার দর্শন করিবার মাননে শীদ্র দেবতন্বীপে যাত্রা করিলেন। এই রাহ্মণ কেলিপ্রিয় ও যুক্ষোংসাহী। রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত সিংহনাদে দর্শাদক প্রতিধানিত করিয়া দেবতন্বীপে উপস্থিত হইল। নারদেও উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ দেবদ্বর্লভ শ্বীপের তেকে রাবণের রথ বায়ুবেগে আহত হইয়া প্রনভরে মেঘ যেমন অস্থির হয় তার্মণ অস্থির হইয়া উঠিল। য়াবণের সচিবগণ ঐ দ্বর্শা লবীপ দেখিবামাত্র অতিমাত্র ভীত ইইয়া কহিল, রাক্ষসরাল ! আময়া বিমোহিত হইয়াছি, আমাদের সংজ্ঞা বিলয়া উহায়া তথা হইতে পলায়ন করিল। রাবণও ঐ স্বর্গালগ্রুত প্রপ্রকরেশ পরিত্যাগ করিল এবং ভীমর্ম পরিত্রহ করিয়া একাকী শ্বেতশ্বীপে প্রবিত্ত হইল। প্রশেষভালে সহসা বহুসংখ্য নারী উহাকে দেখিতে পাইল এবং ঐ সমস্ত নারায় মধ্যে একজন হাসাম্বর্ধে রাবণের করগ্রহণপূর্ব জিজ্জানিল, তুমি কি জন্য এই শ্বেতস্বীপে আসিয়াছ ? কায়য় প্রত্র এবং কেই বা তোমায় এই স্থানে প্রের্থ করিল। আমি ব্র্থার্থ এই ন্যাপে আইলাম, কিন্তু আমার সহিত বৃদ্ধ করিবে ক্রের্থ ত কাহাকেই দেখিতেছি না। তথন দ্রাজ্যা রাবণের এই কথা দ্বিলী ঐ সমস্ত ব্রতী মৃত্তকেও হাসিয়া উটিল এবং তল্যধ্যে একজন জেধার্কিট হইয়া বালকবং অবলীলান্তমে রাবণের উঠিল এবং তল্যধ্যে একজন জেধার্কিট হইয়া বালকবং অবলীলান্তমে রাবণের বিত্রবার এই কথা দ্বিলী ঐ সমস্ত ব্রতী মৃত্বকেও হাসিয়া উটিল এবং তল্যধ্যে একজন জেধার্কিট হইয়া বালকবং অবলীলান্তমে রাবণের

কটিদেশ ধরিরা স্থাদিগের মধে ক্রাইতে লাগিল। কহিল, দেখ সখি। আমি একটা কটি ধরিরাছি। ইহার ক্রেপ্স্থাটা, হস্ত বিংশতিটা, এবং বর্ণ গাড় কম্প্রলের নাার কৃষ্ণ। তংকালে রাজ্য হস্ত হইতে হস্তাস্তরে নিক্সিণ্ড এবং অনবরত ঘ্রিতেছে। পরে ঐ ধীমান এইর্পে দ্রামামাণ হইরা ফ্রোধভরে একজনের হস্ত দংশন করিল ৷ নারী তংক্ষণাৎ ঐ কটিকৈ পরিত্যাগ করিয়া দংশনজবালায় ছাত ন্যাড়িতে লাগিল। তখন আর একটি নারী রাবণকে লইয়া আকাশে উত্থিত হইল। রাবণ ক্লোধভরে উহাকেও নখ স্বারা বিদীর্ণ করিল। ঐ নারী নখরাঘাতে ব্য**থিত** হইয়া উহাকে ফেলিয়া দিল ৷ রাবণ ভরাত হইয়া ব**ন্তাবদীর্ণ গিরিশিখরের ন্যায়** সমুদ্রে পড়িল। ফলতঃ শ্বেডম্বীপের যুবডীগণ এইরুপে উহাকে ধরিয়া ইডস্ডডঃ ঘ্রাইরাছিল। ঐ সময় দেবার্য নারদ স্ট্রীহস্তে রাবণের এইর্প অবমাননা দেখিয়া অতিমাত্র বিদিমত হইলেন এবং অট্টাস্যসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাম! ঐ দ্রোত্মা রাবণই তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিরা সীতাকে অপহরণ করিয়াছিল। তুমি শৃত্যচক্রগদাধারী নারারণ। সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। তোমার হসেত শার্পাধন, পদ্ম ও বন্ধাস্ত্র এবং বক্ষে শ্রীবংসচিক। তুমি পদ্মনাভ হ্মীকেশ, মহাবোগী ও ভক্তগণের অভরপ্রদ। তুমি রাবণবিনাশ উদ্দেশে মন্ব্যম্তি পরিগ্রহ করিয়ছে। তুমি বে স্বরং নারারণ ইহা কি নিজে জান না? এক্ষণে তুমি আপনাকে আপনি স্মরণ কর। স্তব্ধা কহিয়াছেন, তুমি গ্রহ্য হইতেও গ্রা। তুমি লিগ্লেও লিবেদী, তুমি স্বর্গ মতা ও পাতাল ব্যাপিয়া আছু ভূত ভবিষাৎ ও বর্তমানে ভোমারই কার্য, ভূমি অস্ক্রনাশক ৷ ভূমি ত্রিপদে ত্রিলোক



আক্রমণ করিয়াছ। তুমি বলিকে বন্ধন করিবার জন্য দেবী আদিতির গার্ভে বামনর্পে জন্মিয়াছিলে। একণে তুমি লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন উদ্দেশে মন্ব্যম্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। রাজন্! তোমার বাহারলে দেবকার্যসাধন হইয়াছে। রাবণ সবংশে বিন্দট। দেবতা ও খাষিগণ যার্ভিট্রই সন্তুল্ট হইয়াছেন। তোমারই প্রসাদে সমন্ত জগং নিল্কণ্টক। সীক্রিট্রই লক্ষ্মী! তিনি তোমারই জন্য রাজা জনকের গ্রহ ভ্তেল হইতে ট্রিভ্রত হইয়াছিলেন। রাক্সনেরা লংকায় উহাকে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট ক্রিটার ব্তাল্ড কীর্তন করিলাম। দীর্ঘজীবী দেববি নারদই আমাকে এইর প্রতির্যাছিলেন। সনংক্ষার রাধণকে বের প উপদেশ দেন সে অবিলাশে তৃদ্ধির পা কার্য করিয়াছে। বিশ্বান ব্যক্তি প্রান্ধকালে
ব্যক্ষণগণের নিকট এই ব্যক্তির কীর্তন করিলে শ্রান্থে যে অক্ষয় অন্ন প্রদত্ত হয়
তাহা পিতৃগণকে পরিতৃশ্ত করে।

অনশ্তর রাম এই অত্যাশ্চর্য কথা প্রবণ করিয়া দ্রাত্গণের সহিত অতিমান্ত বিদ্যিত হইলেন। স্কুণ্টবাদি বানর, বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষস, অমাতাগণের সহিত রাক্ষা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষান্তির বৈশ্য ও ধার্মিক শ্দু সকলেই বিদ্যিত ও হৃণ্ট হইলেন। তংকালে সকলে নির্নিমেষলোচনে রামকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্ ! একণে আমরা চলিলাম। এই বলিয়া তাঁহারা প্রিত হইয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অন্টাতিংশ সর্গ ॥ এইর্পে মহারাজ রাম প্রতিদিন পরে ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের সমস্ত কার্য প্রধালোচনাপ্র্বক কাল্যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ন্দিবস অতীত হইলে তিনি মিথিলাধিপতি জনককে কৃতাঞ্জলিপ্রেট কহিলেন, আর্য! আপনি আমাদিগের একমাত্র অটল আশ্রয়। আপনিই আমাদিগকে পালন করিতেছেন, আমি আপনারই কঠোর তেজােবলে রাবণকে পরাজয় করিয়াছি। ইক্ষ্যাকৃবংগীয় ও নিমিবংশীয়দিগের সম্বন্ধজনিত প্রীতির পরিচেছদ নাই:

এক্ষণে আর্থান মংপ্রদন্ত ধনরত্ন উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান কর্ন। ভরত আপনার সাহায্যার্থ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন।

তখন রাজ্ববি জনক কহিলেন, বংস! একণে আমার স্বরাজ্যে প্রস্থান করা আব-শ্যক। আমি তোমায় দেখিয়া প্রতি হইলাম। ভূমি যে সমস্ত রত্ন আমার জন্য সঞ্চয় করিয়াছ আমি তৎসমুদ্য আমার কন্যাদিগকে দিলাম। এই বলিয়া রাজ্যি জনক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অনশ্তর রাম সবিনয়ে মাতৃল ধ্ব্ধাজিংকে কহিলেন, রাজন্ ৷ এই রাজ্য, আমি, লক্ষাণ ও ভরত সমস্তই আপনার অধীন, আপনি আমাদিগের একমান্ত আশ্রর। এক্ষণে বৃত্ত কেকয়রাজ আপনাকে না দেখিয়া কন্ট পাইবেন, অতএব আমার ইচ্ছা আপনি অদ্যই মংপ্রদত্ত ধনরত্ব উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান কর্মন। প্রস্থানকালে লক্ষ্মণ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাইবেন। এই বলিয়া রাম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। ব্যাজিং কহিলেন. রাজনা ধনরত্ন তোমারই থাক, এই বজিয়া তিনি রামকে প্রদক্ষিণপূর্বক অস্কুর-বিনাশের পর ইন্দ্র যেমন বিষ্কুর সহিত প্রস্থান করিয়াছিলেন তদুপে লক্ষ্যুণের সহিত প্রদ্ধান করিলেন। অনশ্তর রাম কাশীরাজ বরস্য নির্ভার প্রতদানকে আলিঙ্গানপূর্বক কহিলেন, সথে! তুমি ব্যাস্থ্য নির্মিত্ত ভরতের সহিত বিশ্তর উদ্যোগ করিয়াছিলে, ইহা ন্বারা আমুদ্ধ প্রতি প্রতি ও সৌহুদ্ধার যথেত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। একজে তুমি প্রাকারবেন্টিত তোরগসম্পান করভ্জাবলে রক্ষিত রমশীর কাশীপ্রেট্ড প্রদেশন কর। এই বলিয়া রাম আসন হইতে উত্থিত হইয়া উহাকে গালে ছানিলগন করিলেন। অনশ্তর কাশীরাজ প্রতর্গন প্রদ্ধান করিলে রাম তিন প্রত রাজাকে সহাস্যাম্বরে মধ্যর বাক্যে কহি-লেন, রাজগণ! আপনারা স্বর্থিনের আমার প্রতি অটল প্রাতি রক্ষা করিরাছেন। আপনারা মহাত্মা, ধর্ম প্রতি নিয়তই আপনাদিগকে আগ্রয় করিরা আছে। আপ্নাদিগের মহানুভবতা ও তেজেই দুরাত্যা নির্বোধ রাকা সপরিবারে বিনন্ট হইরাছে, তাদ্বিষরে আমি উপলক্ষ মান্ত। দ্রাতা ভরতের প্রবন্ধে আপনারা এক্ষানে সমবেত এবং জানকীর অপহরণ-সংবাদে ব্রন্থের জন্য উদ্যুক্তও হইয়াছিলেন। এক্ষণে বহু, দিন অতীত হইল আপনারা আসিয়াছেন। আমার ইচ্ছা আপনারা প্রস্থান কর্ন। তখন রাজ্পণ প্রদাক্ত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের সৌভাগ্য যে আপনি কিন্তুরী হইয়াছেন। রাজাপ্রতিষ্ঠা ও জানকীর উষ্ণার করিয়াছেন। এই আমাদিগের সকল কামনার শ্রেষ্ঠ কামনা, এই আমাদিগের সকল প্রীতির উৎকৃষ্ট প্রীতি যে আমরা আপনাকে হতশন্ত, ও বিজরী দেখিলাম। আপনি যে আমাদিগকে প্রশংসা করিতেছেন, ইহা আপনার মহত্বের সম্বিচত, কিন্তু আপনি সকল প্র<mark>কার প্রশংসার পার হইলেও</mark> আমরা আপনার ন্যায় এই-রূপ প্রশংসা করিতে জানি না। এক্ষণে আমরা আপনার অনুমতি লইতেছি: ম্ব-ম্ব স্থানে চলিলাম। আপনি সততই আমাদিগের হৃদরম্ব, আমরাও আপনার হ দয়স্থ হইতে পারি এইরূপ প্রীতি ধেন আমাদিগের উপর থাকে। রাম কহিলেন, অবশ্য তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি উ'হাদিগের ষণ্ণোচত প্জা করিলেন। রাজগণও গমনে একাশ্ত উৎসূক হইয়া হুস্টমনে স্ব-স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন।

একোনচমারিংশ সর্গা য় মহীপালগণ হস্ত্যানের প্রিবটকে কম্পিত ক্রিরা তথা হইতে যাত্রা করিলেন। রামের লঞ্কাসমরে সাহাধ্য করিবার জন্য ভরতের আন্তাক্তমে বহু, অক্ষোহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। রাজগণ প্রস্থানকালে বল-গবে কহিতে জাগিলেন, আমরা রামের শন্ত্র রাবণকে বৃত্তপথলে পাইলাম না। ভরত যুম্পশেষে অকারণ আমাদিগকে আনিয়াছিলেন। যদি আমরা পূর্বে আসিতাম তাহা হইলে রাম ও লক্ষ্মণের বাহ্বেলে রাক্ষত হইয়া নিশ্চয় রাক্ষস্বধ করিতে পারিতাম। আমরা সম্প্রথারে নির্ভায়ে যুক্ষ করিতাম। রাজগণ এইর্প ও खनाता तूथ मानाकथात প্রসংগ করিয়া হৃষ্টমনে স্ব-স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ই'হাদিগের রাজ্য ধনধানাপূর্ণ সমৃন্ধ ও স্থোসিন্ধ। ই'হারা অক্ষতদেহে উপ-দিথত হইয়া রামের প্রীতিসম্পাদনার্থ নানার্প উপহার প্রদান অশ্ব, যান, রত্ন, মদোংকট হস্তী, উৎকৃষ্ট চন্দন, মহাম্ব্য আভরণ, মণিম্বা, প্রবাল, স্করী দাসী, ছাগ, মেষ ও রখ প্রচার পরিমাণে উপহার দিলেন। **ভরত मक्कान ७ महाचा उरमम्बर महेता অ**याधात श्रातामन कतिरामन अवर আসিয়া রামের হস্তে সমস্তই দিলেন। রাম ঐ সক্স রম্ব লইয়া হার্টমনে কুড-क्या भर्धीय, विखीयन, अन्ताना ताकम ७ वार्धाप्राप्त मारात्या मन्कात ब्रह्म জয়লাভ হইয়াছে সেই সকল বানরকে প্রদান ক্রিনেন। তখন বানর ও রাক্ষসেরা রামের প্রদত্ত রত্ম লইয়া কেহ মণ্ডকে কেহ হলে বারণ করিল। অনন্তর কমললোচন রাম অপাদ ও হন্মানকে লোড়ে লাই মি স্থোবিকে কহিলেন, কপিরাল। এই অক্ষাদ তোমার স্থাত এক হন্দ্রি তোমার মন্ত্রী। ই হারা উভরেই আমার হিতসাধনে নিব্ত ও মন্ত্রী। কিলে ই হাদিগকে সংকার করা আবশাক। এই বলিরা তিনি স্বদেহ হতুত সমস্ত আভরণ উল্মোচনপূর্ব ও দুই বরিকে প্রাইয়া দিলেন। পরে নিজন নীল, নল, কেসরী, গন্ধমাদন, কুম্দ স্থেণ, भनम, रेमन्म, न्दिविम, क्रान्विवान, शवाक, विन्छ, श्र्य, वन्द्रीयूथ, श्रक्षक्व, मन्नाम. দরীমুখ, দাধমুখ ও ইন্দুজান এইনকল মহাবল ষ্থপতিকে সতৃষ্ণ নরনে নিরীক্ষণপূর্বক মধ্যুর কোমলবাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সাহ্যুদ, আমার দেহ এবং আমার দ্রাতা। তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উন্ধার করিয়াছ। ধন্য সংগ্রীব, তিনি তোমাদিগের ন্যায় বন্ধ্ব লাভ করিয়াছেন। এই বলিয়া রাম উ'হাদিগকে মর্যাদান, সারে অলম্কার এবং মহামালা হীরক প্রদান করিলেন। বানরেরা সংগাঁস্থ মধ্পান এবং স্মংস্কৃত মাংস ও ফলম্ল ভক্ষণপ্র্বক তথার স্থে কালাতিপাত করিতে লাগিল। এইরপে কয়েক মাস অতীত হইরা গেল, কিল্ডু রামের প্রতি প্রীতি ও ভর্ত্তিনিকশ্বন উহা যেন সকলের মুহ্রতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রামও ঐসকল রাক্ষস, বানর ও ভল্লুকগণের সহিত পরম সুথে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় শিশির কাল অতীত হইল।

চতনেরিংশ সর্গা। একদা রাম স্ত্রীককে কহিলেন, সোম্য ! তুমি একণে দেব-গণেরও দ্রাক্তমণীর কিভিকশা নগরীতে বাও এবং অমাতাগণের সহিত নিশ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। তুমি পরম প্রীতির চক্ষে অভ্যাদকে দেখিও একং হন্মান, মহাবল নল, স্থেণ, তার, কুম্দ, দুর্য্য নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ্

ন্বিদ, গল্প, গৰাক্ষ, গৰন্ধ, শন্ত, কক্ষনান্ধ জান্ববান, গন্ধমাদন, ঋষভ, স্পাটল, কেসনী, শন্ত, শন্ত, গভ্যচ্ড এবং আন আন বে-সমস্ত বানর আমার সাহাব্যার্থ প্রাণপণ করিয়াছিলেন তুমি তাঁহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিও, কদাচ তাঁহাদিগের কোন অপকার করিও না। রাম কপিরান্ধ স্থোবিকে এই কথা বলিয়া প্না: প্না: তাঁহাকে আলিগনেপ্রেক মধ্রবাকের বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসনাজ! তুমি গিয়া ধ্যানিসারে লক্ষা শাসন কর। দ্রাতা কুবের প্রাক্ষসপ্রবাসী ও আমরা সকলেই তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলিয়া জানি। তুমি কদাচ অধ্যাব্দিশ করিও না, ব্লিশ্বমান রাজারই রাজ্যভোগ হয়। এক্ষণে নিবিধ্যা প্রস্থান কর, তুমি প্রীতিস্ক্রারে স্থাবির সহিত আমাকে নিয়তই ক্ষরণে রাশিও।

তথন বানর ডল্লকে ও রাক্ষসেরা রামের এইসমস্ত কথা শ্নিরা তাঁইকে সাধ্-বাদপ্র্বক প্নঃ প্নঃ প্রথা করিতে জাগিল। কহিল, রাজন্! তোমার বৃন্ধি বল ও প্রকৃতিমাধ্য রক্ষার নার অলৌকিক। হন্মান প্রথাম করিরা কহিলেন, রাজন্। তোমার প্রতিই যেন নিরত আমার উৎকৃষ্ট প্রীতি ও ভার থাকে, মনের ভার যেন আর অনল্ল না বার। বাবং প্রিবীতে রামকথা থাকিবে তাবং যেন আমি জীবিত থাকি। তোমার এই দিবাচরিত অপ্রকৃতিকল বেন নিরত আমার প্রবশ করার। আমি তোমার এই চরিতকথা শ্রিরীল বার্ বেমন মেঘকে দ্রে করিরা দের তন্ত্রপ তোমার অদর্শনকনিত উৎক্রিট দ্রে করিব।

করিরা দের তদ্র্প তোমার অদর্শনকানিত উৎক্রি দ্র করিব।

তথন রাম উৎকৃষ্ট আসন হইতে গানের মানুষ্ট্র করিব।

করিরা দেরছেরে কহিলেন, বরি! তোমার স্থানিক আভিপ্রার নিশ্চর তাহাই হইবে।

বদর্বিধ এই জনিলোকে আমার চরিত্ত্বলা থাকিবে তাবৎ তোমার দরীর ও কীর্টিশ্বারী ইইবে। বদর্বিধ এই-সমুদ্ধ লোক থাকিবে তাবৎ আমার চরিত্ত্বথা বিদ্যুক্ত

ইবে না। তুমি আমার বস্তু উপকারের বাহা অবদ্দিত তদ্ভুন্য আমার তোমার নিকট কণী থাকিলাম। মনুষ্য আপংকালেই প্রত্যুপকার চার, অতএব তোমার কেনে বিপদ না ঘট্রক, তুমি আমার বে উপকারে করিরাছ তাহা আমার দেছে

ক্রীর্ণ ইইরা বাক্। এই বিলরা রাম স্বীর কণ্ঠ হইতে চন্দুধ্বল বৈদ্যুম্মিণ
শোভিত হার উন্মুক্ত করিয়া উহার কণ্ঠে বন্ধন করিয়া দিলেন। হনুমান ঐ

হারের প্রভায় চন্দ্রালোকশোভিত স্মের্ পর্বতের ন্যার উন্জন্ন হইয়া উঠিলেন।

মহাবল বানরেয়া ক্রমে ক্রমে গালোখান করিয়া রামকে প্রণামপ্র্বক নিগতি

ইইতে লাগিল। রাম স্কুগীবকে আলিজনন করিলেন। বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই

যারাকালে দ্বংখে বিমোহিত হইয়া অলু বিসম্বনি করিতে লাগিলেন। বাহপভরে

সকলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সকলেই শ্নামনা। দেহাভিমানী দেহত্যাগ করিবার

কালে যেমন কাতর হয়় সকলে সেইর্প কাতর হইয়া স্ব স্ব গ্রেহ বালা

করিলা।

একচতনারিংশ দর্গা ॥ এইর্পে রাম বানরাদি সকলকেই বিদায় দিয়া দ্রাত্সণের সহিত স্থাস্বচছদেদ কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অপরাহ্যে তিনি প্রাত্গণের সহিত অন্তরীক হইতে উচ্চারিত এই মধ্র কথা শ্নিতে পাই-



লেন, রাজন্ ! তুমি প্রসল্লম্থে আমার প্রতি দ্ভিপাত কর। আমি ধনাধিপতি কুবেরের গ্রু হইতে উপস্থিত। আমার নাম প্রপ্র । আমি তোমার শাসন শিরোধার্য করিয়া কুবেরকে সেবা করিবার জন্য প্রস্থান করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, মহাজ্মা রাম দ্ধর্য রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমার অধিকার করিয়াছেন। দ্রাত্মা রাজবিষ্ণংশে সগণে ও সবাশ্ধবে বিনন্দ হওয়াতে আমি যারপরনাই স্থা হইয়াতি প্রেপক! রাম যথন তোমায় অধিকার করিয়াছেন তথন আমি আদেশ দিছেন্ত তুমি তাঁহাকে গিয়া বহন কর। সকল লোকেই তোমার গতি অপ্রতিহত কমি বে রামকে বহন করিবে ইহাতেই আমার পরম প্রাতি। একণে তুমি কুল্লেন্সন্ম প্রশান কর। রাজন্! আমি কুবেরের আদেশক্রমে তোমার করিব আইলাম, তুমি অস্বর্গ্রহণ আমাকে বহন করিব করিবের আদেশক্রমে তোমার করিব।

তথন রাম বিমানকে ধনিরার উপদ্থিত দেখিয়া কহিলেন, পান্পক! আইস, যথন ধনাধিপতি কুবের অন্কলে তখন তোমার গ্রহণ করিলে কোনর পে অসং-বাবহার হইতে পারে না। এই বলিয়া রাম লাজাগুলি ও স্কাধিধ ধ্পেন্বারা প্রেপককে প্রো করিয়া কহিলেন, প্রেপক! এখন ত্মি যাও, যখন তোমায় দ্মরণ করিব সেই সময় আইস। তুমি বোমমার্গে স্থে থাক, এবং অপ্রতিহত গতিতে যথেচছ বিচরণ কর। এই বলিয়া প্রপককে বিদায় দিলেন। প্রথকত তথা হইতে অভীক্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপটে রামকে কহিলেন, আর্য! আপনি দেবতা, আপনার এই রাজ্যপালনকালে মন্যাতিরিক্ত জীবেরও বাক্দান্তি হইয়াছে। বহ্দিন হইল মন্যোরা নীরোগ, জরাজীর্ণ ইইলেও কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় না।
স্মালোকেরা সম্পর্য সন্তান প্রস্ব করিতেছে। সকলেরই দেহ হৃত্পশৃষ্ট। এই
প্রবাসীদিগের আনন্দের আর অর্বাধ নাই। মেঘ যথাকালে অমৃত বৃত্তি
করিতেছে। আর বায়্ত স্থেদপর্শ ও শাভ হইয়া নির্বিচ্ছিল্ল বহিতেছে। পৌর ও জানপদগণ কহিয়া থাকে, এর্পে রাজা আমাদিগের চিরকালই হউক।

রাম ভরতের মূথে এই মধ্যুর কথা শ্রানিয়া যারপরনাই হাণ্ট ও সন্তৃণ্ট হইলেন।

শ্বিচতনারিংশ নগা। অনশ্তর মহারাজ রাম অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। ঐ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন চন্দন অগ্নের চ্ত তুজা কালেরক দেবদার চন্পক প্রাণা মধ্ক পনস অসন ও জ্বলন্তঅংগারতৃল্য পারিজাতে স্থােভিড। লােধ্র নীপ অর্জ্বন নাগকেসর সংতপণ অতিমান্ত মন্দার কদলী প্রিয়ঙ্গা, কদন্ব বকুল জন্ব, দাড়িম কোবিদার ৫ নানাপ্রকার পূষ্প ও লভাজালে পরিবৃত। এই সমুস্ত বৃক্ষ সর্বদা ফলপ্রুষ্প বিরাজিত, দিব্য গন্ধ ও রসয**্**জ, তর্ণ **অংকুর ও পল্লবে শোভিত** ও মনোহর। এতন্ব্যত্তীত ঐ অশোক বনে শিল্পপ্রস্তৃত নানার**্প কৃত্রিম বৃক্ষ আছে। তংসমৃদ্**য় মনোজ্ঞ পল্লব ও প্রুণ্পে পূর্ণ, উন্মন্ত ভ্রমরে সমাকীর্ণ এবং কোকিল ভূগোরাজ ও চ্তেপরাগপিঞ্জারকায় পক্ষিগণে শোভিত। ঐ সকল ব্রেক্সর মধ্যে কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি অণিনম্থাকার, কোনটি গাঢ় কম্জলের ন্যায় কৃষ্ণ। স্বাগ্র্য পা্রুপস্তবক উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিভেছে। তথায় জলপূর্ণ নানারূপ দী<mark>ার্ঘকা</mark> আছে। উহার সোপান মাণময় এবং মধাভূমি স্ফটিকে রচিত, উহাতে পদ্মদল বিকসিত হইয়া আছে এবং চক্রবাক দাতাহ শত্তক হংস ও সারস উহার তীরে ও নীরে নিরন্তর কলরব করিতেছে। উহার তীরে ফলপ্রুপশোভিত নানারূপ বৃক্ষ। উহা প্রাকারে পরিবেচ্ছিত ও শিলাতলে শোভিত। ঐ অশোক বনে নীলকান্তমণিসদৃশ শান্বল স্থান রহিয়াছে। তথায় ব্ক্সকল যেন পরস্থা করিয়া প্রপ প্রস্ব করিতেছে। আকাশ যেমন তারাগণে শোভিত ক সেইর প ব্যতচ্যত প্রেপ শিলাতলসকল অলভ্কৃত হইয়া আছে। দেবুরাত্রিন্দের বেমন নন্দন এবং ধনাধি-পতি কুবেরের যেমন ব্রন্ধানিমিতি চৈত্ররথ সাদদ, রামের সেইর্প ঐ অশ্যেক বন।
উহাতে বহুলোকের ন্থানসনিমেতে কুলে পারে এর্প গৃহ ও লতাগৃহ আছে।
উহা সম্মিপ্রণ। রাম ঐ অশ্যেক করে প্রবেশ করিয়া কুস্মখচিত আন্তরগাচছর
আসনে উপরেশন করিলেন এবং সিতাকে লইয়া ন্বহন্তে মৈরেয় নামক বিশ্বশ্ব মদ্য পান করাইতে লাগিলেক এ সময় ভাতেয়ে শীয় রামের ভোজনার্থ স্ক্র্মণ্ড মাংস ও নানাপ্রকার ফলম ক্রিলানারন করিল। নৃত্যগীতবিশারদ সরেপ সর্বালক্ষার-শোভিত কিল্লরী অপ্সরা ও অন্যান্য নারী মধ্পানে মত্ত ইইয়া ন্তাগীত স্বারা রামকে আনন্দিত করিতে লাগিল ৷ বাশষ্ঠ যেমন অর্ব্ধতীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পান সেইরপে রাম সীতার সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ভোগস্থপ্রদ শীতকাল অতীত ইইল। রাম **এইর্প ভোগপ্রসংখ্য বহুকাল যাপন** করিলেন। তিনি পূর্বাহে। ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া দিবদের শেষার্ধ অণ্ডঃ-পুরে অতিবাহিত করিতেন। জানকীও পৌর্বাহিত্ত দৈবকার্য সমাপন করিয়া নিবিশৈষে শ্বশ্রদিগের সেবা শ্বশ্রা করিতেন। পরে বিচিত্র বসন-ভ্রুষণে স্ক্রিজত হইয়া শচী যেমন ইন্দ্রের নিকট গমন করেন ডদ্রুপ রামের নিকট গমন করিতেন। রাম ঐ শত্বভাচারশোভিতা পঙ্গীকে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুণ্ট হইতেন এবং উ'হাকে পুনঃ পুনঃ সাধ্বাদ প্রদান করিতেন।

এইর্পে কিয়ংকাল অতীত হইলে একদা রাম জ্বানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে ! দেখিতেছি, এক্ষণে তোমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ উপস্থিত. বল, কি তোমার অভিপ্রায় ? আমি তোমার কি করিব ?

জানকী ঈষং হাস্য করিয়া কহিলেন, নাথ! এক্ষণে আমার পবিত আশ্রম দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। বে-সমস্ত ফলম্লাশী তেজস্বী ঋষি গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছেন আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিব। আমি

অন্ততঃ একরাত্তি তাঁহাদের তপোকনে গিয়া বাস করিব। এই আমার মনোগত ইচ্ছা।

রাম কহিলেন, প্রিয়ে। তোমার যের্প ইচ্ছা তাহাই হইবে, তব্জন্য আশব্দ করিও না, কলাই তপোবনে যায়া করিবে। রাম জানকীকে এই কথা বিলয়া স্হাদগণের সহিত মধ্যকক্ষায় প্রবেশ করিলেন।

বিচম্বাবিংশ সর্গ u মহারাজ রাম মধাকক্ষার উপবিষ্ট হইলে অনেক বিচক্ষণ লোক আসিয়া তাঁহার চতুর্দিক বেউন এবং নানা কথার প্রসংগপ্রবিক হাস্য-পরিহাস করিতে স্নাগিল। বিজয়, মধ্মন্ত, কাশ্যপ, মংগল, কুল, সরাজাঁ, কালির, ভদ্র, দম্ববক্র ও স্মাগধ প্রভাতি সভাসদেরা হ্রুটমনে হাস্যোম্পীপক নানা কথা কহিতে লাগিল। এই অবসরে মহারাজ রাম জিল্লাসিলেন, ভদ্ন! এখন নগরে কি কি জলপনা হইয়া থাকে? গ্রাম ও নগরবাসারা আমার বিষয় কি বলিরা থাকে? সীতা সংক্রান্ত কোন কথা হয় কি না? সকলে ভরত লক্ষ্যণ ও শন্ত্যার বিষয় কি বলে এবং মাতা কৈকেয়ীর কথাই বা কি হয়? দেশ সাজার কথা লইয়া কি বন কি নগর সর্বহাই আল্যোলন হইয়া থাকে।

।ক নগর সব হাই আন্দোলন হইয়া থাকে।
ভার কৃতাঞ্চলিপ্টে কহিল, মহারাজ! হ্রবাসীরা আপনার কোন প্রশন
উথিত হইলে সর্বাপাণ ভালই বলিয়া মাজে। তাহারা এই রাবণবধর্জনিত জারের
কথা অনেক করিয়া বলে। রাম কহিলেই ভার! প্রেবাসীরা ভালমন্দ উভর প্রকারের
কথা কির্পে কহিয়া থাকে তুমি বিশ্বতঃ তাহাই বল। শ্নিয়া ভালটা করিব
এবং মন্দটা পরিত্যাগ করিব হুমি নির্ভারে বিশ্বস্তাচিত্তে অসন্দেহতে সমস্তই
বল।

তখন ভার সাবধান ইছুরাঁ ক্তাঞ্জালপটে কহিতে লাগিল, মহারাজ! পর্বনাসীরা বন উপবনে চন্ত্র আপণে এবং পথে-ঘাটে ভালমন্দ বে-সমস্ত কথা কহে, কহিতেছি, দানান। তাহারা কহিরা থাকে, মহারাজ রাম সমানে সেতুবন্ধন করিয়াছেন; এই কার্য আত দানকর, আমরা কখন শানি নাই যে পার্বরাজগণ এবং দেবদানবও ইহা পারিয়াছেন। রাম দার্জার রাবণকে বলবাহনের সহিত বিন্দট এবং রাজসগণের সহিত ভালাক ও বানর্যাদিগকে বলীভাত করিয়াছেন। তিনি রাবণবধের পর সীতাকে উন্ধার করেন এবং উর্যাকে প্রেট রাখিয়া তাহাকে পানায় গ্রেও আনিয়্রাছেন। জানি না, রামের হাদয়ে সীতাসন্ভোগসাথ কির্পে প্রেল। রাবণ সীতাকে বলপার্ক জোনে না, রামের হাদয়ে সীতাসন্ভোগসাথ কির্পে প্রেল। রাবণ সীতাকে বলপার্ক জোড়ে তুলিয়া লইয়া যায় এবং লজ্কায় গিয়া তাহাকে অশোক বনে রাখে। সীতা রাজসদিগের বশীভাত ছিলেন। জানি না রাম কন তাহাকে ঘণার চক্ষে দেখিলেন না। রাজার যের্পে আচরণ প্রজারাও তাহার অনাকরণ করিয়া থাকে, অতঃপর স্থার এইর্পে ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরাও সহিয়া থাকিব। রাজন্! আপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে গ্রাম নগর সর্বাহ সকলে এইর্পেই কহিয়া থাকে।

তথন রাম এই কথা শ্রনিবামার অতিশর কাতর হইলেন এবং স্ত্দ্গণকে কহিলেন তোমরা বল এই কথা সভা কি না। তথন সকলে ভ্রমিণ্ঠ হইয়া রামকে অভিবাদনপ্র্বাক কহিল, রাজন্। ভর বাহা কহিলেন, ইহার কিছুই অলীক নহে।



চতুশ্চমারিংশ সর্গা ॥ অনন্তর রাম স্হ্দ্গণকে তিন্তুপ করিয়া ব্রান্ধিকলে কার্যনিগ্রপ্রেক সম্মুখে আসীন শ্বোবারিককে তিনান, ত্রিম শীঘ্র লক্ষ্যণ ভরত
ও শর্মাকে আমার নিকট আন্য়ন কর । তাল শ্বোবারিক রাজাল্ঞা শিরোধার্য
করিয়া অপ্রতিহত পদে লক্ষ্যণের গ্রে তিশান্ধিত হইল এবং জয়াশীর্বাদে তাঁহার
সম্বর্ধনা করিয়া কৃতাঞ্জালিপ্রেট করিকে? মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা
করিয়াছেন, আপনি অবিলন্তে করিয়া নিকট বালা কর্ন। তখন লক্ষ্যণ রামের
আদেশ পাইবামাল দ্বতগতি বিস্কালিপ্রেট বিনয়াবনত দেহে কহিল, মহারাজ
আপনাকে দেখিবার সন্কর্মপ করিয়াছেন। তখন ভরত রামের আদেশ পাইবামাল
গালোখান করিয়া পদরজে বালা করিলেন। পরে শ্বোবারিক সম্বর শল্বান্র নিকট
উপন্থিত হইয়া কৃতাঞ্জালপ্রেট কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা
করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আস্ন। কুমার লক্ষ্যণ ও ভরত প্রেই গিয়াছেন।
তথন শল্বা আসন হইতে গালোখানপ্র্ক উন্দেশে রামকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান
করিলেন।

অনন্তর দেবীবারিক রামের নিকট গিয়া কৃতাঞ্চলিপ্টে কহিল, মহারাজ! আপনার দ্রাত্গণ উপস্থিত হইয়াছেন। তথন রামের মন চিন্তায় আরও আকুল হইয়া উঠিল। তিনি নতম্থে দীনমনে কহিলেন, তুমি শীল্প কুমার্রিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। তাঁহারাই আমার প্রিয়তর প্রাণ্, তাঁদের উপরই আমার জীবন।

পরে শ্রাম্বরধারী বিনীত কুমারগণ কৃতাঞ্চলিপ্টে রামের নিকট উপস্থিত ইইলেন। দেহিংলেন, রামের মৃথ রাহ্রগ্রুত চন্দের ন্যার, সম্ধ্যাকালীন স্থেরি ন্যার ও শোভাহীন পদ্মের ন্যার মলিন এবং নেগ্রহ্গল বাজ্পে পরিপ্রণ। তল্প্টে উহারা বিষয় হইরা সম্বর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাম সঞ্জলন্যনে উহাদিগকে উষাপন ও আলিশ্যনপ্রক বসিবার অনুষ্ঠি দিয়া কহিলেন, প্রত্গণ।

তোমরাই আমার জীবনসর্বস্ব, তোমাদের কৃত রাজ্য আমি পালন করিতেছি এই মার, বস্তুতঃ তোমরাই রাজা। তোমরা শাস্বাজ্ঞানের অন্বর্প কার্য করিয়াছ এবং তোমরা বর্দ্ধিমান। এক্ষণে আমি ষাহা কহিব তোমরা সকলেই তাহার অন্সরণ কর।

क्यातशन बारमव कथा भानितात कना छे जिन्दानमान मनःसमाधान करिएलन ।

পশুচত্বাবিংশ সর্গা। অনুষ্ঠর রাম শুক্ষমুথে ছাত্রগণুকে কহিলেন, পুরবাসি-গণের মধ্যে সীতাসংক্রান্ত বের্প কথা রচিয়াছে তোমরা তাহা শনুন, কিন্তু কেহই মনে কন্ট পাইও না। গ্রাম ও নগর-মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে, তদ্জন্য আমি মমে<sup>ল</sup> যারপরনাই আঘাত পাইয়াছি। দেখ, মহাত্মা ইক্ষনাকুর বংশে আমার জন্ম। সীতারও মহাত্মা জনকের **কুলে জন্ম। লক্ষ্মণ! তুমি** তো জানই, রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করি। তখন আমাব মনে হইয়াছিল সীতা বহাদিন লংকার ছিলের আমি কির্পে ই'হাকে গ্রে লই। পরে সীতা আমার প্রতারের জনা ক্রেমার এবং দেবগণের সমক্ষে
আগনপ্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে অনুস্থি আকাশচারী বায় চন্দ্র সূত্র দেবতা ও খাষিগণের সমক্ষে কহিলেন, সীভা বিস্পাপ। অনন্তর ইন্দ্র শুখেচারিণী বলিয়া ই'হাকে আমার হলেত অপণ ক্রিন। আমার অন্তরাত্মাও জানে জানকী সচ্চরিত্রা। পরে আমি তাঁহাকে লইয়া প্রযোধ্যায় আগমন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার এই অপবাদ শ্রনিয়া আমার স্দরে বড় আঘাত লাগিয়াছে। যার অকীতি রটনা হয়, যাবং সেই অকীতি স্থামণা থাকে তাবং তাহার নরকবাস হইয়া থাকে। সর্বত্রই অক্টার্তির নিন্দা 🗽 শীতির প্রো। ক্টার্তির জন্যই মহাজনদিগের চেণ্টা হইয়া থাকে। সীতার কথা<sup>শ</sup>কি, আমি অপবাদভরে নিজের প্রাণ ও তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে আমি অকীতিন্ধিনিত শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, ইহা অপেকা ৰুণ্ট আমার কখনও হয় নাই। অতএব ভাই! তুমি কাল প্রভাতে সমন্ত্রচালিত রথে আরোহণপূর্বক সীতাকে লইয়া অন্য দেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গণ্গার পরপারে তমসার তীরে মহাত্যা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে। তথায় জানকীকে কোন নিজনে শীল্ল পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার কথা রাখ। তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও না। এক্ষণে বাও. ভালমন্দ বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইব। আমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ কর, আমার প্রাণের দিব্য, আমায় কিছ, বলিও না। এখন আমায় অন,নয় করিয়া যিনি কোন কথা কহিবেন, তিনি আমার অভী**ন্টের ব্যাঘাতসম্পাদনহেতু প**রম শ<del>ারু।</del> যদি তোমরা আমার মতম্থ হও তবে আমার সম্মান রাখ এবং সীতাকে পরিত্যাগ কবিয়া আইস। পূর্বে সীতা আমায় কহিয়াছিলেন যে আমি গণ্যাতীরে আশ্রমসকল দেখিব। এখন তাঁহার এই **ম**নোর**থ** পূর্ণ কর।

এই বলিয়া রাম বাৎপপূর্ণলোচনে প্রাত্যগণকে পরিত্যাগপূর্বক স্বগ্রেছ প্রবেশ করিলেন এবং শোকাকুল চিত্তে হস্তীর ন্যার ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।



ষট্চরারিংশ সর্গা। অনন্তর রান্তি প্রভাত হইলে লক্ষ্যাণ শ্রুকম্থে দীনমনে স্মান্তকে কাহলেন, স্মান্ত! রাজার আদেশ, তুমি রথে দ্রুতগামী অধ্বসকল যোজনা করিয়া তন্মধ্যে দেবী সীতার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দেও। আমি রাজার অন্ত্যাক্তমে সংকর্মশীল ক্ষিণাণের আশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব। অতএব তুমি শীয় রথ আনয়ন কর।

স্মান্ত যথাজ্ঞা বালিয়া স্কৃষ্ণা রথে স্থেশব্যা রচনা ও অধ্ব যোজনা করিয়া আনিলেন এবং কহিলেন, রাজকুমার! রথ উপস্থিত; এক্ষণে বাহা কর্তব্য হয় কর।

তখন লক্ষ্মণ রাজগ্হে প্রবেশপূর্বক সীতার নিকট গিরা কহিলেন, দেবি! মহারাজ তোমার অনুরোধবাকো সম্মত হইরাছেন। এক্ষণে তিনি তোমায় গণ্গা-তীরে খাষগণের আশ্রমে লইয়া বাইতে আমার আভ্রম ক্রিছেন। মহারাজের আজ্ঞা-ক্রমে আমি তোমাকে খাষিসেবিত অরণ্যে শীড়ুই বিয়া বাইব।

কমে আমি তোমাকে খাঁষসেবিত অরণ্যে শীঘুট বিশ্বী বাইব।

শ্নিয়া জানকী অভিশার হৃষ্ট হইলেন এই মহাম্ল্য বস্ত্র ও নানার্প রস্থ
লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, করিলেন, বংস! আমি এই সমসত মহাম্ল্য
বন্ধ ও অলম্কার ম্নিনপঙ্গীদিগকে দুল্লিনির। তখন লক্ষ্মণ হীতার কথায় অন্মোদন করিয়া তাঁহার সহিত ক্রে বিলেন এবং রামের অনুজ্ঞা স্মরণপূর্বক
দ্তবেশ্য যাইতে লাগিলেন। এই অবসরে জানকী কহিলেন, বংস! আমি আল
নানার্প অমধ্যল-চিক্ল ক্রেডিটিছ। আমার দক্ষিণ নের স্পান্দিত এবং সর্বাধ্য
কম্পিত হইতেছে। আদার মন যেন অসম্প্র, রামের জন্য উৎক্ঠা
এবং যারপরনাই অবৈর্থ উপস্থিত। আমি প্রথিবী শ্না দেখিতেছি। তোমার
দ্রাতা রাম ত কুশলে আছেন ? শ্বশুগেশের ত মধ্যল? গ্রাম ও নগরবাসীদিগের ত
কোন বিপদ ঘটে নাই? এই বলিয়া জানকী ক্তাজলিপ্টে দেবতার নিকট
উদ্দেশ্য ইব্যাদিগের মধ্যল কামনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ জানকীর মুখে এইসকল দ্রশক্ষণের কথা শ্নিরা তাঁহাকে অভিযাদন-প্রেকি, শুষ্কহ্দরে কিন্তু বাহ্য আকারে হুষ্টের ন্যায় কহিলেন, দেবি! সমস্তই মগলে।

পরে লক্ষ্মণ গোমতীতীকর্ম আশ্রমে রান্তিবাস করিয়া প্রভাতে গান্তোখান-প্র্বিক স্মন্ত্রকে কহিলেন, স্মন্ত্র! তুমি রথে শীল্ল অধ্ব যোজনা কর। আজ আমি হিমাচলের ন্যায় মুস্তকে জাহ্নীর জল ধারণ করিব।

স্মন্ত্র পাদচারণান্তে অশ্বর্গণকে রখে যোজনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে সীতাকে কহিলেন, দেবি! রখে আরোহণ কর। তখন সীতা লক্ষ্মণের সহিত রখে উঠিলেন। অদ্রের পাপনাশিনী গণ্গা। লক্ষ্মণ অধিদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া গণ্গা নিরীক্ষণ করিবামতে দুর্গখিত মনে মৃত্তকেটে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তহিকে কাতর দেখিয়া নির্বাধাতিশয়সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, বংস! তুমি আমার চিরপ্রার্থিত গণগাতীরে আসিয়া কেন রোদন করিতেছ? হর্ষের সময় তুমি কেন

আমার বিষয় করিতেছ? তুমি নিরতই রামের নিকট থাক, আজ দুই রাণ্ডি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি এইর প শোকাকুল হইতেছ? রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু বলিতে কি, আমি তোমার নাায় শোকাকুল হই নাই। এক্ষপে তুমি এইর প অধীর হইও না। তুমি আমাকে গণ্গা পার কর এবং তাপসগণকে দেখাইরা দেও। আমি তাঁহাদিগকে কন্যালক্ষার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদিগের আশ্রমে এক রান্তি বাস করিরা। তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্বক প্রনরায় অযোধ্যায় ঘাইব। দেখ, আমারও সেই বিশালবক্ষ কুশোদর পদ্মপ্রাণতোচন রামকে দেখিবার দিমিত্ত মন চণ্ডল হইরাছে।

অনশ্তর লক্ষ্মণ চক্ষের জল মাছিয়া নাবিকদিগকে আহারন করিলেন। নাবিকেরা আসিয়া ক্তাঞ্জিপটে কহিল, নোকা প্রস্তুত।

সশ্কচমারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষাণ নিষাদোপনীত স্মান্তিত বিস্তীর্ণ নৌকায়
অগ্রে জানকীকে তুলিয়া প্রণাং স্বারং আরোহণ করিলেন। পরে স্মান্তিক রথের
সহিত অপেক্ষা করিতে বলিয়া শোকাকুলমনে নার্কিট্রিগকে কহিলেন, তোমরা
নোকা লইয়া যাও। ক্রমশঃ তিনি অপর পারে উপ্রিপ্ত ইইলেন এবং সজলনরনে
ক্তাঞ্জলিপ্টে সীতাকে কহিলেন দেবি! অস্ত্রের হৃদরে বড় কল্ট! আর্য রাম
ধীমান হইলেও যখন এই কার্যে আয়ায় বিভাগে করিয়াছেন তখন আমি লোকের
নিকট অবশাই নিন্দনীয় ইইব। আজ জিলার মৃত্যুই পরম শ্রের। এই লোকগহিতি
কার্যে নিয়ন্ত ইওয়া আয়ার সম্চিত্রিত। তুমি প্রসল্ল হও, আয়ার অপরাধ লইও
না। এই বলিয়া লক্ষ্যুণ ক্তাঞ্জলিপ্টে ভ্তেলে পতিত হইলেন।
তখন জানকী লক্ষ্যুণ্ড জলধারাকুললোচনে ক্তাঞ্জলিপ্টে আপ্নার মৃত্যু-

তখন জানকী লক্ষ্যাপুর্ব জলধারাকুললোচনে ক্তাঞ্জলিপুটে আপনার মৃত্যু-কামনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, বংস! আমি কিছ্ই ব্রিতে পারিতেছি না, প্রকৃত কথা কি আমার খুলিরা বল। তোমাকে কেন এইর্প উদ্বিশন দেখিতেছি? মহারাজ ত কুশলে আছেন? তিনি কি কোন বিষয়ে তোমার অনুরোধ করিয়াছেন. তম্জনাই কি তোমার অনুতাপ? আমি আজ্ঞা করিতেছি, প্রকৃত কথা কি তুমি আমার সমস্তই বল।

লক্ষ্যণ অনগল অশ্র বিসম্ভানপ্তাক দীনমনে অধোবদনে কহিলেন, দেবি ! গ্রাম ও নগরে তোমার যে দার্ণ অপবাদ রটিয়াছে, মহারাজ সভামধ্যে তাহা শ্রিনা সন্তশ্তমনে আমাকে ষার বলিয়া গ্রন্থবৈশ করিলেন। তিনি অতিক্রোধে যাহা মনে মনেই রাখিয়াছেন, আমি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারি না, এই জন্য গোপন করিলাম। তুমি আমার সমক্ষে নিদোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ অপকলন্ক-ভয়ে তোমার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তোমার বাস্তব যে কোন দোষ আশন্তা করিয়াছেন, তুমি এর প ব্রক্তিও না। একণে রাজার আদেশ এবং তোমার আশ্রমদর্শনে মনোরখ, এই দুই কারণে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্ততাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এই জাহ্বীতীরে ব্রন্ধার্য গণের এই পরিশ্ব ও রমণীর তপোবন; তুমি দুর্যাখত হইও না। বদ্দবী মহর্ষি বান্মীকি আমার পিতা রাজা দশরণের পরম কর্ম। তুমি সেই মহাত্রার চরণচছায়ায় আশ্রম লইয়া স্বংশ বাস কর। তুমি পাতিব্রতা অবলন্ধন এবং রামকে হ্লয়ে ধারণপ্রক্



একামুমনে অনুশূনে কালবাপন কর। ইহাতেই তোমার শ্রেরোলাভ হইবে।

क्राकेटप्राविश्य भर्ग ॥ जनकर्नान्यनी भीजा लक्कार्यंत अरे मात्राव कथा महीनदा দ্বঃখিত মনে ম্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কণকুচ্বের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া জলধারাকুললোচনে দীনবদনে কহিতে লাগিলেন ক্রিটা বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চর দ্বংখভোগের নিমিশুই স্থিত ক্রিটাছলেন। আমি কেবল দ্বংখেরই মুখ দেখিতেছি। আমি প্রকাশে এমন বি সাপ করিয়াছিলাম, দ্মীবিয়োগ-দ্বঃখ দিরাছিলাম যে আমি কিচারিণী পতিপরারণা হইলেও মহারাজ আমার পরিত্যাগ করিলেন। পূর্বে ক্রার্মি রামের পাশ্ববিতিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কণ্ট সহিয়াছিলাম, এক্শেকাম একাকিনী কির্পে এই আশ্রমে থাকিব। দর্যথ উপস্থিত হইলে আর ক্রামার নিকট দ্বেশের সমস্ত কথা বলিব। মন্নিগণ আমার বখন জিজ্ঞাসিবেন বিভাগে রাম কি জন্য তোমার পরিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসংকার্যই বা কি করিয়াছিলে, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব। লক্ষ্মণ! আমি আন্ধ জাহুবীর জলে প্রাণত্যাগ করিতাম বদি না আমার গর্ভে রামের রাঞ্বংশধর সম্তান বিনন্ট হইত। এক্ষণে ষের্প তাঁহার আজ্ঞা তুমি তাহাই কর, এই দ<sub>্</sub>থেনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, ব্লাঞ্চার আদেশ পালন কর। বংস! অতঃপর আমি তোমাকে কিছু কহিয়া দেই। তাহাও শুন। তুমি আমার হইরা ধ্বশ্রগণের চরণে নিবিশৈষে প্রণাম করিয়া সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে সেই ধর্মনিণ্ঠ মহারাজকে কুশলপ্রশনপূর্বক অভিবাদন করিরা কহিও, আমি যে শাুশচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভব্তিমতী এক: তোমার নিয়ত হিতকারিণী তুমি ভাহা যথাপুই জান। আর কেবল লোকনিন্দাভয়ে যে তুমি আমার পরিত্যাগ করিলে আমিও তাহা ন্ধানি। তুমি আমার প্রম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিরাছে তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্তবা। লক্ষ্মণ! তুমি সেই ধর্মনিষ্ঠ রাজাকে আরও বলিবে, তুমি দ্রাতৃগণকে যের্প দেখ প্রেবাসিগণকেও সেইর্প দেখিও, ইহাই তোমার প্রম ধর্ম এবং ইহাতেই তোমার পরম কীতি লাভ হইবে। তুমি ধর্মান্সারে প্রজাপালন করিয়া যে ধর্মসন্তর করিবে তাহাই তোমার পরম লাভ। মহারাজ! আমার প্রাণ বদি বায় তজ্জন্য আমি কিছ্মাত্র অনুভাপ করি না। ক্রিন্ড পৌরগণের নিকট তোমার বে অপ্যশ ৰটিয়াছে যাহাতে তাহা কালন হয় তুমি তাহাই কর:

দ্বীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই কথা এবং পতিই গার। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মংগল হয়, দ্বীলোকের তাহাই কর্তব্য। লক্ষ্মণ! এই আমার বস্তব্য, তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এইরূপ কহিবে। আমি গভিণী হইয়াছি, আজ তুমি আমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া যাও।

তথন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বাকাস্ফ্রিতি করিবার শাস্তি নাই। তিনি মন্তকণ্ঠে রোদন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিয়ংক্ষণ চিত্তা করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি আমায় কি বলিলে, আমি ইহজক্মে কথন তোমার রূপ দেখি নাই, প্রণামপ্রসংগে কেবল তোমার চরণই দর্শন করিয়াছি। এখন তুমি রাম-বিরহিত, সন্তরাং এই বনে আমি তোমায় কিয়্পে দেখিব।

এই বলিয়া লক্ষ্যণ জানকীরে প্রণাম করিলেন এবং প্নরায় নৌকায় উঠিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে অবিলন্দে গগার পরপারে গিয়া শোক্ষ্যুদ্ধে বিমোহিত হইয়া রথে উঠিলেন। এদিকে সাঁতা অন্যথার ন্যায় প্রপারে ধ্লিতে লাগিছেন। জানকীও প্নঃ প্রাঃ ফিরিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও প্নঃ প্রাঃ করিছেকে দেখিতে লাগিলেন। যে পর্যান্ত রথ দেখিতে পান, দেখিলেন। পরে উক্রো বাদ্যক তাঁহাকে বিমোহিত করিল। ঐ পতিব্রতা কোন আশ্রয় দেখিতে সা পাইয়া ঐ ময়্রকপ্রম্খরিত বন্মধ্যে দ্বঃখভরে ম্কুল্বরে রোদন করিতে সাগিলেন।

একোনপথাশ নগাঁ। অনুত্র রাষ্ট্রমারেরা বনমধ্যে সীতাকে রোদন করিতে দেখিরা মহাত্মা বালমীকিব হৈছে ধাবমান হইল এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিরা কহিল, ভগবন্! কোন একটি ন্থা শোকমোহে কাতর হইয় বিক্তাননে আর্তনাদ করিতেছেন। আমরা উহাকে কখন দেখি নাই। তিনি সাক্ষাং লক্ষ্মীর ন্যায় স্র্পা। তিনি কোনও মহাত্মার পদ্মী হইবেন। চলনে আপুনি গিয়া তাঁহাকে দেখিবেন। তিনি যেন আকাশচনত কোন দেবতা। আমরা দেখিয়া আইলাম, তিনি নদীতারে শোকদ্পথে অতিমান্ত আকৃল হইয়া কাঁদিতেছেন। দৃঃখ তাঁহার অযোগ্য কিন্তু তিনি শোকদ্পথে কাতর হইয়া আনাধার নায়ে কাঁদিতেছেন। তিনি সামান্য মান্তা লহেন, আপনি গিয়া তাঁহার সম্নিত্ত সংকার কর্ন। তিনি আশ্রমের অদ্বে আপনার শরণাপ্রা হইয়াছেন্ অতি কাতর শ্বরে আর্তনাদ কবিতেছেন, আপনি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর্ন।

তথন ধর্মক্ত মহর্ষি বালমীকি তপোবলনর দিবদক্ষঃপ্রভাবে সমস্তই ব্যঝিতে পারিলেন এবং ব্যান্ধিবলৈ কার্যনির্পন্ন করিয়া জানকীর নিকট দ্রুতপদে চলিলেন।

তানতব তিনি ভাস্বীতীবে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামের প্রিয়পত্নী জানকী অনাথার নায় আর্তস্বরে রোদন করিছেছেন। তদ্দুন্টে বাক্ষাকি মধ্বে বাকে। তাঁহাকে প্রেকিড করিয়া কহিলেন, বংসে। তুমি রাজা দশরথেব পরবধ্ব, রামেব প্রিয় মহিষ্বী ও রাজযি জনকের কনা। তীম ত স্কুথে আসিবছে হ তীম যে আসিকেছ করি। তাহা যোগবলে জানিয়াছি। তোমার আসিবার কাবণ্ণ আমি জানিয়াছি। তুমি য়ে শালকেছারা ভাষাও আমি জানি। এই বিলোক্যাদে যা

কিছু ঘটিতেছে, আমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি যে নিম্পাপ আমি তপো-বলাক চক্ষা:প্রভাবে তাহা জানিয়াছি। একণে তুমি আশ্বন্ত হও। অতঃপর আমার সাল্লধানে তোমার অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদ্বের তাপসীরা তপোন, ঠান করিতেছেন। তাঁহারা নিয়ত কন্যানেনহৈ তোমার পালন করিবেন। একণে তুমি নিশিচনত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বগ্রের নায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমার বিষয় হইও না।

জানকী মহার্ষ বাল্মীকির এই আশ্বাসকর কথা প্রবণপর্বেক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।

অনন্তর বাল্মীকৈ আশ্রমাভিম্থে চলিলেন। জানকীও কৃতাঞ্জলি হইয়া উ'হার পন্চাং পন্চাং বাইতে লাগিলেন। ম্নিপত্নীরা জানকীর সহিত মহিষিকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুশ্যমনপ্র্বক প্রেকিতমনে স্বাগত প্রশেনর সহিত কহিলেন, তপো-ধন! আপনি বহুদিনের পর আসিরাছেন। আমরা আপন্যকে প্রণাম করি। বস্নুন, অতঃপর আপনার কি করিতে হইবে।

বাল্মীকি কহিলেন, তাপসীগণ! ইনি ধীমান রামের মহিবী, রাজা দশরথের প্রেবধ্ এবং রাজবি জনকের দ্হিতা সীতা। এই বিধনী নিম্পাপ কিন্তু রাম ই'হাকে পরিত্যাপ করিয়াছেন। একলে ইনি আক্রি প্রতিপাল্য। তোমরা ই'হাকে বিশেষ স্নেহে সর্বদাই দেখিবে। ইনি স্বগোরিত আমার অন্রোধ, দ্ই কারণেই তোমাদের প্রেনীয়া হইলেন। এই বিলয়া বাদমীকি ম্নিপয়নিদেগের হতে প্নঃ প্নঃ জানকীকে অপশিপ্রক শিক্ষিতার সহিত স্বীর আশ্রমপদে প্নরার প্রেশ করিলেন।



পঞ্চাশ সর্ম ।। এদিকে লক্ষ্যাণ দেবী জানকীকে আশ্রমে প্রবিষ্ট দেখিয়া যারপরনাই সন্তাপত হইলেন এবং দীনমনে মন্দ্রী স্মান্দ্রকে কহিলেন, স্মান্দ্র! দেখ,
আর্ম রামের সীতাবিয়োগে কি দুঃখ উপাস্থিত হইল। তিনি যে সচচবিত্র
পরীকে পবিত্যাগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা কন্টকর তাঁহার আর কি আছে।
আনাব বাধ হয় এই যে দুর্ঘটনা ইহা দৈবনিবন্ধন, দৈবকে অতিক্রম করে কাহার
সাধ্য। যিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেব গন্ধর্ব অস্কুর ও রাক্ষ্যাদিগকে নন্ট করিতে
পারেন তিনিও দৈবের অনুবৃত্তি করিতেছেন। প্রেশ আর্ম রাম দন্দকারণ্যে
নয় বংসর এবং অন্যান্য মহারগ্যে পাঁচ বংসর যে বাস করিয়াছিলেন তাহা পিতৃআদেশে
উচিতই হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে পোঁরজনিদগের কথা শ্রনিয়া জানকীকে যে

নির্বাসিত করিলেন, ইহা তদপেকাও কণ্টকর ও কঠোর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। হা! অন্যায়বাদী পৌরদিগের জন্য অযশকর কার্য করিয়া জানি না তাহার কোন্ধর্ম সাধিত হইবে।

স্মান্ত লক্ষ্যাণের এইব্প কথা শানিরা কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সীতার জন্য কিছ্মান্ত সম্তণত হইও না। তিনি বে নির্বাসিত হইবেন ইহা প্রের্বার্য়ণেরা তোমার পিতা রাজা দশরণের নিকট কহিয়াছিলেন। রাম চিরদ্বেশী হইবেন। তিনি প্রিরবিচেছদকট সহ্য করিবেন এবং বহুকালের জন্য তোমাকে জানকীকে এবং শানুঘা ও ভরতকেও ত্যাগ করিবেন। একদা রাজা দশরণ তোমাদিগের ভাবী স্থানুগ্রসংক্রান্ত প্রশ্ন করিলে মহর্ষি দ্র্বাসা এইর্পই কহিয়াছিলেন। তিনি বাহা কহিয়াছিলেন, তুমি শানুঘা ও ভরতকে তাহার কিছ্ই বালও না। তংকালে রাজা দশরণ আমাকে বলেন, স্মান্তা তুমি কাহারও নিকট এই কথা প্রকাশ করিও না। লক্ষ্মণ! রাজাজা প্রতিপালন করা আমার কর্তব্য। আধিক কি, বদি তোমার শানিবার আগ্রহ না থাকিত তাহা হইলে আমি তোমারও নিকট ইহা প্রকাশ করিতাম না। এ ক্ষণে আরও কিছ্ বলিবার আছে, শানে। দেখ, দৈব নিতান্ত দ্রবিতক্রমণীর। রাজা দশরণ বালও বেখিন রাখিতে আমার আদেশ করিয়াছিলেন তথাচ জ্বাম তোমার নিকট তাহা ক্রিক করিতাহি। ইহা শানিরা ত্রীম শোক পরিত্যাগ করে। বে দৈবের প্রভাবে তিলার এইর্পে দ্বেশ পাইতে হইবে তাহা বারপরনাই দ্বেশিট্য। অতএব তুমি ক্রেক্ত ও শানুবের নিকট ইহা কিছ্তেই ব্যক্ত করিও না। লক্ষ্মণ স্মান্তার ক্রিক্ত বিক্রা কহিরো। বাক্ত করিও না। লক্ষ্মণ স্মান্তার ক্রিক বিক্রা করির না। ক্রিকাণ স্ক্রের করিও না। লক্ষ্মণ স্মান্তার ক্রিকাণ বাক্য প্রবণ করিরা কহিলেন, স্মান্ত! এক্ষণে প্রকৃত কথা কি ব্যক্ত

একপশ্যাশ সর্গা। অন্তর স্মেন্ত কহিলেন, রাজকুমার ! প্রে অত্তিপ্ত মহার্বা দ্র্বাসা চাতুর্মান্য নিরম উপলক্ষে পবিত্র বাশিন্তাশ্রমে বাস করিতেন। ঐ সমর রাজা দশর্থ কুলপ্রোহিত বাশন্তের সহিত সাক্ষাং করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপাস্থিত হন। বাশন্তের দক্ষিণপাশ্রে স্থাসন্কাশ দ্র্বাসা ছিলেন। দশর্থ ঐ দ্র খাবিকে অভিবাদন করিলেন। পরে তাঁহারা স্বাগত প্রশন্ত্রক তাঁহাকে পাদ্য আসন ও ফলম্ল ন্বারা প্রা করিলে তিনি তথার উপবিষ্ট হইলেন। তথন মধ্যাহ্রকাল, নানাপ্রকার সম্পর্গ কথার প্রস্থা হইতে লাগিল। এই অবসরে রাজা দশর্থ কৃতাজালিপ্রেট তপোধন দ্র্বাসাকে জিল্লাসিলেন, ভগব ন্! কি পরিমাণে আমার বংশবিস্তার হইবে ? আমার প্রগণের আরু কত ? রামের যে-সমুস্ত প্র জান্মবে তাহাদের আয়ুই বা কির্প হইবে?

মহর্ষি দুর্বাসা রাজা দশরথের এই কথা শ্নিয়া কহিলেন, রাজন্! পূর্বে স্রাস্রসংগ্রামকালে শের্প ঘটিরাছিল শ্না দৈতোরা দেবগণের উৎপীড়নে ভ্রাস্রসংগ্রামকালে শের্প ঘটিরাছিল শ্না দৈতোরা দেবগণের উৎপীড়নে ভ্রাপ্রীর শরণাপর হয় এবং ভ্রাপ্রশী অভর দান করাতে উহারা নির্ভাবে বাস করে। এই অবসরে স্রপতি বিক্ এই ব্যাপারে অতিমান্ত ক্রোধাবিল্ট হন এবং স্শাণিত চক্রশ্বারা ভর্গপন্নীর মসতক ছেদন করেন। তখন মহর্ষি ভর্গ পদ্পীকে বিনল্ট দেখিয়া ক্রোধভাবে বিক্তৃকে সহসা এইর্প অভিসম্পাত করিলেন, বিক্তৃ ত্রিম ক্রোধাবিল্ট হইরা আমার অবধ্য পদ্পীকে বধ করিরাছ, এই জন্য মন্যালোকে

তোমার জন্ম হইবে এবং তুমি ব্যাপককালের জন্য স্মীবিয়োগদঃখ ডোগ করিবে। মহার্য ভাগ্ন বিষ্কাকে এইরাপ অভিসম্পাত করিয়া বারপরনাই অনাভণ্ড হইলেন এবং পাছে শাপ নিচ্ফল হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভরবংসল বিষয় প্রসন্ন হইয়া লোকের প্রিয়সম্পাদনার্থ ভূগাপ্রদত্ত শাপ স্বীকার করিলেন। **মহারাজ! বিষ**ু প্রব্জন্মে এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া এই মন্যালোকে তোমার প্রের্পে জ্ঞাগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে চিলোকে রাম নামে বিখ্যাত। রাম মহর্ষি ভূগারে অভিসম্পাতের ফল প্রাণ্ড হইবেন। তিনি দীর্ঘকাল অযোধ্যায় রাজন্ব করিবেন। তাঁহার অনুগামী লোকেরা স্ক্রম্পন্ন ও স্<mark>খী</mark> হইবে ৷ তিনি দশ সহস্র ও দশ শত বংসর রাজাশাসন করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিবেন। তিনি বহু অর্থবারে বহুসংখ্য অধ্বমেধ অনুষ্ঠানপূর্বক বহু রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। জানকীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মিবে। লক্ষ্মণ! মহবি দ্বাসা রাজবংশের শ্ভাশ্ভ এইর্পই কহিয়াছিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাকে এবং কুলগরের বাশিষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া অবোধ্যার আগমন করেন। আমি পূর্বে বাঁশন্<del>ঠদেবের আশ্রমে দুর্বাসার নিকট এই ক</del>থা শন্নিয়া এতদিন গোপনে রাখিয়াছিলাম। তিনি বাহা ক্রিয়াছেন কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে রাম দ্বাসার কথাপ্রমাণে জানিকীপর্ভজাত দ্ইপ্রকে অবোধ্যায় নয় অন্যন্ন অভিবেক করিলেন। রাজ্ঞিমার! এক্ষণে তুমি আর সদতপ্ত

হইও না, সীতা ও রামের জন্য আর কাত্র হুইও না।

লক্ষ্মণ স্মান্তের এই গ্ড়ে কথা শুর্রারি অতিশর হ্রত হইলেন এবং তাঁহাকে
প্নঃ প্রানঃ সাধ্বাদ করিতে লাফিছির। স্ব অস্ত্যিত হইল। তাঁহারাও
কোশনী নদীর তটে অবস্থিতি হিরীতে লাগিলেন।

লক্ষ্মৰ্প কোশনীতটে রাহিষাপনপ্ৰাক প্ৰভাতে গালোখান দিৰপঞাশ সগা।। করিয়া প্রনরার ফাইতে লাগিলেন এবং অর্থদিবসের পথ অতিক্রম স্সমূস্থ হাল্ডপুন্ডজনাকীর্ণ **অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন।** তথন **সক্ষাণ** ভাবিলেন, আমি আর্য রামের নিকট গিয়া একশে কি বিশব। এই ভাবনার তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। সম্মুখে রামের বিশা**ল ধবল প্রাসাদ।। তিনি উ**হার স্বারে র**খ** হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীনমনে অধোবদনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে রাম উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট। তিনি দুঃখাবেগে জলধারাকুললোচনে অনবরত রোদন করিতেছেন। তখন লক্ষ্মণ অতিশয় দ্বংখিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কহিলেন, আমি আর্ষের আছ্রা শিরোধার্য করিয়া জাহুবীতীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে শুল্মচারিণী জানকীকে পরিত্যাগপূর্বক আপনার পাদম্লে আশ্রয় লইবার জন্য পানুরায় আইলাম। আর্য ! আপনি শোকাকুল হইবেন না, কালের গতিই এইর্প। ভবাদৃশ ধীমান মনস্বীরা কিছুতেই শোক করেন না। দেখন সমস্ড সঞ্চয় নাশে. উন্নতি পতনে, সংযোগ বিয়োগে ও জীবন মরণে পর্যবসান হয়। অতএব দ্বীপত্ত বন্ধ্বান্ধব ও ধনসম্পদ ইহার মধ্যে কিছুতেই অতিমার আসম্ভ হওরা উচিত নহে, কারণ ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশাস্ভাবী। অর্ম্ব শোক দরে করা আপনার পক্ষে সামান্য কথা, আপনি অদতঃকরণ দ্বারা

অন্তঃকরণকে, মন শ্বারা মনকে, অধিক কি, সমস্ত লোককেও শিক্ষা দিতে সমর্থ। আপনার ন্যায় সংপ্রের্ধেরা এইর্প বিষয়ে কদাচ বিমোহিত হন না। আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এখন তজ্জন্য শোকাকুল হইলে সেই অপবাদই আবার প্রেমধ্যে র্যিট্রে। অভএব, আপনি ধৈর্যবলে এই দ্বাল বৃদ্ধি পরিত্যাগ কর্ন। আর সন্তম্পত হইবেন না।

তখন মিশ্রবংসল রাম প্রমপ্রীতিসহকারে কহিলেন, বংস! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য। এক্ষণে আমি প্রজাপালনকার্যের অনুষ্ঠানে তংপর হইলাম। আমার দৃঃশ্ব নিব্তি ও সন্তাপ দৃর হইল। আমি তোমার প্রীতিকর কথার সমস্তই বৃথিলাম।

লি<del>স্পাণ স্থা।</del> অনন্তর রাম প্রীতিপ্র্বাক লক্ষ্যুগকে কহিলেন, বংস! তুমি বুলিখমান। জুমি বেমন আমার অনুক্ল বংখ, বিশেষতঃ এই সমরে এমন বন্থ দ্রবাভ। এক্ষণে আমার ধেরপে ইচছা শ্ল এবং তাহার অনুরূপ কার্য কর। আমি আজ চারিদিন রাজকার্য কিছুই করি নাই, তল্জন্য বিশেষ অন্তণ্ড হইরাছি। আজ চারাদন রাজকাব বিকর্থ কার নাহ, তত্ত্বনা বিশ্বত অনুত্ত ইইরাছি।
এক্ষণে তুমি প্রেরাইড, মন্দ্রী ও প্রজাদিগকে আইনন কর এবং কার্যাথী স্থা
বা প্রের যেই কেন ইউক না, সকলকেই অতি যে রাজা প্রতিদিন রাজকার্য
পর্যবেক্ষণ না করেন তিনি নির্বাত ছোর সরকে নিশ্চর পতিত হন। এইর্প
শানা বায় যে প্রের্ব নৃগ নামে এক সভাবদা বিপ্রভঙ্ক শান্দ্রবাতা বশস্বী রাজা
ছিলেন তিনি একদা প্রক্রেতার স্বর্ণালক্ক্তা সবংসা কোটি ধেনা রাজাণদিগকে দান করেন। ঐ স্কর্ত ধেনুর সহিত কোন এক উম্বজাবী সাণ্নিক
দরিদ্র রাজণের একটা সবংস্থা বেন্ব আসিয়াছিল। রাজা তাহাও দান করেন।
তথন ঐ রাজণ ক্র্যাত ইইয়া ঐ ধেনুর অন্বেধণে নির্গত হন এবং বহুকাল र्थातया नानारम्भ भयकेन करतन किन्छ किन्द्रराउदे रयन्त रकान मन्यान भान ना। পরে তিনি কনখল প্রদেশে গিয়া কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ঐ ধেনুকে দেখিলেন। সে নীরোগ কিন্তু তাহার বংস বয়োকপার জীর্গ হইয়া পড়িয়াছে। অনস্তর ব্রাহ্মণ ঐ ধেনার নাম ধরিয়া ভাকিলেন, শবলে ! আইস। ধেনা ঐ ভাক শানিতে পাইল এবং স্বরপরিচয়ে চিনিতে পারিয়া ঐ জ্বলদপারকণে ক্ষুধার্ড রান্ধণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন যে ব্রাহ্মণ এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন তিনিও দ্রুতপদে ধেনুর অনুগমন করিয়া সম্বর ঐ ঋষিকে কহিলেন, এই ধেন, আমার। মহারাজ নৃগ ইহা আমাকে দান করিয়াছিলেন। এই স্ত্রে উভয়ের তুম্ব বাদান্বাদ উপস্থিত। পরে দুই জনেই রাজ্য ন্গের নিকট গমন করিলেন এবং গ্**হপ্রবেশের জন্য রাজার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।** উ'হারা বহুদিন রাজার প্রতীক্ষায় থাকিলেন কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইল না। পরে ভ'হাবা একাশত **ক্রো**খাবিন্ট হইয়া কঠোর বাকো উল্লেশে রাজাকে কহিলেন, যথন তুনি কার্যাথী দিখের কার্যাসিন্ধির জন্য দর্শন প্রদান করিলে না তখন তুমি কৃকলাস হইয়া একটা গতে বহুকাল অদৃশ্যভাবে বাস করিবে। অতঃপর এই মত্যালোকে ভগবান বিষ**্ব প্রেক্ষাতিতে উৎপন্ন হইবেন।** তিনি যদ্কুলকীতিবিধনি বাস্বদেব। সেই বাস্বদেবই তোমায় শাপমুক্ত করিবেন। একণে

তুমি কৃকলাস হইয়া নিষ্কৃতিকাল অপেক্ষা কর। কলিখ্নগে মহাবীর্য নর ও নারায়ণ ভ্ভার হরণের নিমিস্ত নিশ্চয় প্রাদ্বর্ভত্ত হইবেন।

ঐ দুই রামাণ এইর পে রাজা নৃগকে অভিসম্পাত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ঐ দুর্বলা বৃষ্ণা শবলাকে কোন এক রামাণের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বংস! এক্ষণে সেই নৃগ রামাণের হস্তে ঘোর অভিশাপ ভোগ করিতেছেন। ফলতঃ কার্যাথীদিগের বিবাদ বিচারবিম্ব রাজার দোষের জন্য হইয়া থাকে. অতএব প্রজারা শীন্ত আমার নিকট আগমন কর্ন। রাজা প্রজাপালনধর্মের ফল অবশাই প্রাপত হন। এক্ষণে যাও, দেখ, কেহ বিচারাথী হইয়া আসিয়াছে কি না।

চড়াপথাশ সর্গ ॥ অনস্তর তত্ত্বিং লক্ষ্মণ কৃতাঞ্চলিপ্টে রামকে কহিলেন, আর্ব! সামান্য অপরাধে রাক্ষণেরা মহারাক্ষ নৃগকে শ্বিতীয় যমদশ্যের ন্যায় এই দার্ণ অভিশাপ প্রদান করিলেন? আশ্চর্য! পরে নৃগ এই ব্যাপার অবগত হইয়া ঐ দুই লোধাবিষ্ট রাক্ষণকে কি বলিলেন?

রাম কহিলেন, বংস ! শ্ন । রাজা নৃগ শাপায়কী হইরা ঐ দুই রাজাণকে চিনিতে পারিকেন এবং তাইদিগকে ব্যোমপথে স্থিকী দেখিরা মন্দ্রী পোর ও প্রোহিতকে আহ্নানপ্র্বাক দুঃখিতমনে করিছিল, শ্নন, নারদ ও পর্বত নামে দুইজন অনিক্রীর রাজাণ আমাকে অভিনুদ্ধনিত করিরা বার্বেগে রজালোকে প্রশান করিরাছেন। অভএব তোমরা বিজ্ঞান আমার প্র বস্কুকে রাজ্যে অভিনিত্ত কর এবং আমার জন্য নিন্দিপ্রক্রি সাহাব্যে স্থানপর্শা গর্ভ প্রস্তুত করিরা দেও। আমি তন্মধ্যে বাস করিরা নির্দিণ্ট শাপকাল অভিবাহিত করিব। শিক্ষীরা শীত গ্রীম্ম বর্বা নির্বিছের করিবার নিমিন্ত ভিনটি গর্তা প্রস্তুত কর্ক। ফলবান বৃক্ষ প্রশাবতী কর্তা ও ছারাবহ্ল গ্রেমকল রোগিত হউক। গর্তের চত্দিকে রমণীয় অর্থবোজন ব্যাপিরা বাহাতে স্থানিধ প্রশা থাকে এইর্গ ব্যবস্থা করিরা দেও। আমি সেই স্থানে শাপকাল স্থে বাপন করিব।

মহারাজ নগে এইর্শ ব্যবস্থা করিয়া বস্কে রাজ্যে স্থাপনপ্র্বক কহিলেন, বংস! তুমি ধর্মশালৈ হইয়া করিয়ধর্মনিন্সারে প্রজাপালন কর। তুমি ত দেখিলে, দ্ইটি রাজাণ কোধাবিণ্ট হইয়া সামান্য অপরাধেও আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। এক্ষণে আমার জন্য সম্ভত্ত হইও না। বাহার প্রভাবে আমার এই বিপদ, সেই প্রান্তন কর্মা দ্রেতিক্রমণীয়। প্রক্রেশে যাহার বীজ স্থিত আছে সেই স্থাও দ্যেথ ক্থন ব্যবভাগ ক্থন বা অবস্থাভাগ। এক স্থানে থাক বা নাই থাক, তাহা নিশ্চয়ই ভোগে করিতে হইবে; অতএব তুমি এ বিষয়ে কিছ্মান্ত শোক করিও না।

রাজ্য নৃগ বস্কুকে এই বলিয়া রম্বর্গচত স্রেচিত গতে প্রবেশপ্র্বক রাশ্বণের রোহবিজ্মিতত অভিশাপ ভোগ করিতে লাগিলেন।

পণ্ডপণ্ডাশ স্থানি রাম কহিলেন, বংস! এই আমি তোমার নিকট রাজা ন্গের অভিশাপব্তানত সবিস্তরে কীর্তান করিলাম। একংশ এইরূপ কথা যদি আরও

শ্বনিবার ইচ্ছা থাকে ত কহিতেছি শ্বন।

লক্ষ্যণ কহিলেন, আৰ'! এইরূপ অভ্যাশ্চর্য কথা যতই শ্রুনি কিছুতেই ঔংস্কের নিকৃত্তি হয় না। এক্ষণে বলিতে আরম্ভ কর্ন। রাম কহিলেন, শ্ন। প্রবের্ণ নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ইক্ষরাকুর পরেগণের মধ্যে ম্বাদশ। নিমি বলশালী ও ধর্মশীল। শানিয়াছি তিনি মহবি গোডমের আশ্রমসাগ্লিধ্য বৈজয়নত নামে এক স্ক্রেপ্রেসদূশ পরে স্থাপন করেন। কোন এক সময় ইক্ষ্রা-কুর পরিতোষের জন্য তাঁহার এক বৃহৎ বজ্ঞ আহরণের ইচ্ছা হয়। পরে তিনি ইক্ষাকৃকে আমন্ত্রণপূর্ব ক সর্বাত্তে মহার্ষ বাশিষ্ঠকে পরে আঁত্র, অভিগরা ও ভূগুকে ষজ্ঞে বরণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! আমি ইতিপ্রের্ব স্র-রাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে বৃত হইয়াছি অতএব তুমি তাহার সমাপ্তিকাল পর্যশত প্রতীক্ষা করিয়া থাক। কিন্তু রাজা নিমি কাল প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার পদে মহার্য গোতমকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ঐ সমস্ত রাহ্মণকে লইয়া রাজধানী বৈজ-রুশ্তের সন্মিহিত হিমাচলের পাশ্বের্থ যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দাক্ষাকাল পাঁচ সহস্র বংসর। এদিকে মহার্ষ বাশিষ্ঠ ইন্দের যজ্ঞে রতী ছিলেন। তিনি তাহা সমাপন করিয়া হোতৃকার্যের জনা রাজা নিমির নিক্ট জৈপিন্ধত হইলেন। আসিয়া ন্দাপন কারয়। হে।তৃকাথের জনা রাজা নামর নিক্র জাস্থিত হহলেন। আসিয়া দেখিলেন মহর্ষি গোতম হোতৃকার্থে রতী আছেন দেখিবামার তাঁহার অন্তরে জ্যোধের সন্তার হইল। তিনি রাজার সাক্ষ্যকার লাভের জন্য কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ দিন নিমিও গুড় সিদ্রার অভিভ্ত ছিলেন। তাঁহার অদর্শনে বাশতের মনে করে ক্রেয়া ইউক্টেশ্বত হইল। তিনি কহিলেন, রাজন্! তুমি আমার অবজ্ঞা করিয়া যথন ক্রেত্কারে অন্যকে বরণ করিয়াছ তখন এই অপরাধে তোমার মৃত্যু হইরে এই অবসরে নিমিও গারোখান করিলেন এবং বাশতের অভিশাপের কথা ক্রিয়াছ তখন এই নিদ্রিত ছিলাম ; আপনি জিসিয়াছেন ইহা জানিতে পারি নাই ; এই অবস্থার যথন আপনি রোষকল,মিত মনে আমার উপর দ্বিতীয় যমদভের ন্যায় শাপানল নিক্ষেপ করিয়াছেন তথন আপনিও আমার অভিশাপে নিশ্চয় মরিবেন : কিন্ডু আপনার মৃতদেহের শোভা ন্যাপক কাল থাকিবে।

লক্ষ্মণ ! এইর্পে রাজা নিমি ও বশিষ্ঠ ক্রোধবশে প্রস্পর প্রস্পর্কে অভিশাপ দিয়া তংক্ষণাং মৃত্যুম্ধে পতিত হইলেন কিন্তু উভয়ের দেহ ব্লাতেজে জ্যোতিম্মান হইয়া রহিল।

ৰট্পণাশ সগা। লক্ষ্যণ কৃত্ৰজ্ঞালিপুটে কহিলেন, আহা ! বলুন, এই দেবতুলা মিনি ও বাশ্চ একবার দেহত্যাগ করিয়া আবার কির্পে দেহ ধারণ করিলেন। রাম কহিলেন, বংস! নিমি ও বাশ্চ উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া বায়ুস্বর্প হইয়া গোলেন। পরে বাশ্চ অন্য এক শরীর লাভের নিমিন্ত পিতা রক্ষার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি রাজা নিমির অভিশাপে দেহম্ভ হইয়া এই বায়ুর আকার প্রাশত হইয়াছি। দেহহীন লোকের বিষম কটা। ঐতিক ও পার্বিক সমস্ত কার্যই বিল্পত হয়। এক্ষণে আমি যাহাতে প্নবারি দেহ অধিকার করিতে পারি আপনি কৃপা করিয়া তাহার বিধান করিয়া দিন।

তথন অমিতপ্রত ভগবান রক্ষা কহিলেন, বংস! তুমি মিশ্রাবর্ণ-বিস্ফী তেজে প্রবেশ কর, ইহাতে তুমি অযোনিসম্ভব হইবে এবং ধর্মশীল হইয়া প্নের্বার প্রজা-পতিত্ব লাভ করিবে।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ সর্বলোক্পিতামহ রক্ষাকে প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া শাীয় সম্দ্রে গমন করিলেন। ঐ সময় স্রপ্রিছত মিত্রদেব ক্ষীরোদর্পী বর্ণের সহিত বর্ণাধিকারে নিষ্ক ছিলেন। তংকালে স্র্পা অস্সরা উর্বশীও স্থী-পরিবৃত হইয়া ষদ্চছাক্রমে তথায় আগমন করিল। বর্ণ ঐ পদ্মপলাশলোচনা প্রশ্-চন্দ্রানাকে আপনার আলয়ে ক্লীড়া করিতে দেখিয়া যারপরনাই সন্তৃষ্ট হইলেন এবং তাহার সংসর্গ লাভের প্রার্থনা করিলেন। উর্বশী ক্তাঞ্জলিপ্টে কহিল, দেব! মিত্র আময়ে এই বিষয়ের জন্য অগ্রে অন্রোধ করিয়ছেন। তথন বর্ণ ক্ষেশরে নিপাড়িত হইয়া কহিলেন, স্কারি! তবে আমি এই দেবনিমিত কুল্ডে ফল্লেনিস্থলিত তেজ পরিত্যাগ করি। যদি তুমি আমার সহযোগ নাই ইচ্ছা কর তাহা হইলে ভোমার জন্য এইর্প রেতঃত্যাগ করিয়া আমি কৃতকার্য হইব।

উর্বাণী লোকপাল বর্ণের এই স্মধ্যে কথা শ্নিরা প্রীত মনে কহিল, দেব! আপনি যের্প কহিলেন তাহাই হউক। দেখন আমার এই দেহমার মিরের কিন্তু আমার হৃদয় আপনার, আর আপনার হৃদয়ও আমার ক্রিতঃ আপনার প্রতি আমার অতুল প্রীতি বিদ্যান আছে।

উর্বাদী এই কথা কহিবামাত্র বর্ণ কর্মানিন্তুলা তেজ কুল্ডমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পরে উর্বাদীও মিতের নিক্ট ক্রান্থত হইল। তথন মিত্র জোধাবিন্ট হইয়া কহিলেন, রে দুল্টে! আমি কেন্ত্র অগ্রে প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু তুই কেন আমার উপেক্ষা করিলে এই কেনই বা অন্য পতি গ্রহণ করিলি? এই দুল্কমনিবন্ধন তোকে আমার ত্রাধের ফলভোগের জন্য কিরংকাল মর্ত্যালোকে থাকিতে হইবে। তুই বুধের পত্র কাশীরাজ প্রব্রবার নিকট গমন কর। অতঃপর তিনিই তোর ভর্তা হইবেন।

তথন উর্বাদী এইর্প শাপগ্রস্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে রাজির্যি পরুর বরার নিকট উপদ্থিত হইল। এই প্রেরবার প্র শ্রীমান্ আর্। ইন্দ্রপ্রভাব রাজির্যি নহার এই আর্ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। স্রেরাজ ইন্দ্র ব্রাস্কের প্রতি বজ্লতাগি করিয়া পরিপ্রান্ত হইলে ইনিই বহুকাল ইন্দ্রম্ করিয়াছিলেন। পরে উর্বাদী শাপক্ষয়ে প্রেরায় দেবলোকে প্রস্থান করেন।

সণ্ডপঞ্চাশ সমা ॥ লক্ষ্যাণ এই অভ্যাত কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিমনে কহিলেন, আর্ম! বশিষ্ঠ ও নিমি উভয়ে একবার দেহত্যাগ করিয়া কির্পে প্নর্বার দেহ লাভ করেন ?

রাম কহিলেন লক্ষ্যণ! ঐ যে মিন্ত-বর্ণের তেজঃপ্রণ কৃশ্ভ, উহাতে দ্ইটি তেজাময় কষি জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কৃশ্ভ হইতে সর্বাগ্রে অগস্ত্য উৎপন্ন হন। কিন্তু তিনি জাতমান্ত মিন্তকে কহিলেন আমি একমান্ত তোমার প্রে নহি: এই বিলয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বর্ণের তেজ পরিত্যাগের প্রে ঐ কৃশ্ভে মিন্তের তেজ নিহিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যে কৃশ্ভে মিন্তের তেজ ছিল

তাহাতেই বর্ণ তেজ পরিত্যাগ করেন। পরে কিরংকাল অতীত হইলে মিত্র ও বর্ণের তেজ হইতে তেজস্বী ইক্ষনকুকুলদেবতা বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মিবামার রাজা ইক্ষনকু আমাদিগের এই বংশের হিতোদেশে তাঁহাকে পোরোহিতো বরণ করিলেন। বংস। বশিষ্ঠের এই ন্তন দেহের উৎপত্তির কথা কহিলাম। এক্ষণে রাজার্য নিমির যের্প ঘটিয়াছিল তাহাও শ্নে।

ননীবী ঋষিগণ নিমিকে দেহম্ভ দেখিয়াও যজ্ঞ হইতে বিরত হন নাই এবং গন্ধমালা ও বন্দুনারা নিমির মৃতদেহ স্মান্ডিভ করিয়া তৈলটোগিমধ্যে রক্ষা করেন। পরে যজ্ঞসমাপন হইলে মহর্ষি ভ্রন্থ কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার প্রতি অতিমান্ত প্রতি হইয়াছি। একণে তোমার দেহে জীবনসঞ্চার করিয়া দিব। তংকালে দেবতারাও প্রতি হইয়া এই কথা কহিলেন। অনন্তর সকলে নিমিকে কহিলেন, রাজন্! তুমি বর প্রার্থনা কর, বল তোমার জীবাত্যাকে কোথায় রাখিব। তখন নিমির আজা কহিলেন, স্রগণ! আমি সর্বভ্তের নেত্রপ্রেট বাস করিব। দেবগণ সন্মত হইয়া কহিলেন, তুমি বার্ম্বর্গ হইয়া সমন্ত জীবের নেত্র সঞ্জরণ করিও। অতঃপর জীবের নেত্র কংসংযোগজনিত ক্লেণে বিশ্রামার্থ মৃহ্মুর্হ্রিন্মের্থম প্রাণত হইবে। স্রগণ রাজবি নিমিকে উইর্প বর প্রদান করিয়া যথান্থানে প্রন্থান করিয়ার তথান আবিগা নিমিকে উইর্প বর প্রদান করিয়া যথান্থানে প্রন্থান করিলেন। তখন আবিগণ নিমিক্ত উইর্প বর প্রদান করিয়া বলপ্রেক মন্থন করিতে লাগিলেন। এই স্কেন্ডাতপা মিথির জন্ম হয়। অরণিমন্থন হইতে উৎপন্ন, এইজন্য তাহার নাম বিশ্বি জনন হইতে জনক তাহার অপর নাম। আর তিনি অচেতন দেহ হইতে উপের বিলিয়া বৈদেহ নামে প্রসিশ্ধ হইয়াছেন। বংস! এই আমি তেমার নিক্র বিশিব অভিশাপে বিশন্তের যাহা ঘটিয়াছিল এবং বিশিবের অভিশাপে নিমিক্ত করিলাম।

অন্টপণ্ডাশ নগা ॥ অনন্তর লক্ষ্যুণ ন্যভাবপ্রদীণ্ড রামকে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য ! এই বশিষ্ঠ ও নিমিসংবাদ অতি অভ্জ্জাত। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে রাজ্যা নিমি মহাবীর ক্ষান্তর, বিশেষতঃ তিনি বজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। এই অবস্থার তিনি বশিষ্ঠদেবকে কেন ক্ষমা করেন নাই ?

রাম সর্বশাস্ত্রবিশারদ লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! সকলের সকল অবস্থার ক্ষমাগ্রণ দেখিতে পাওয়া ধার না। রাজা ধ্রাতি সত্ত্রণ্ আশ্রয় করিয়া থেমন দুঃস্থ রাধে সহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রন। প্রজারজন রাজা থ্যাতি নহ্মের প্রা। তাঁহার সর্বাজাস্ক্রী দুইটি স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে একটির নাম শমিন্টা। ইনি দিতির পোঁতী এবং ব্যপর্বার প্রতী। থ্যাতি ইহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। অপরা দেবধানী। ইহার প্রতি ধ্যাতির তাদ্শ অনুরোগ ছিল না। এই দুই পত্নীর মধ্যে শমিন্টার গভে প্রে, এবং দেবধানীর গভে বদ্ম জনমগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রে, স্বগ্রণে এবং রাজপ্রণায়নী জননীর কারণে রাজার অতিমার প্রিয়পার হইয়া উঠেন। তন্দ্র্টে বদ্ধে জনমগ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু তোমাকে মর্মপাঁড়া ও দুঃসহ অপমান সহা করিতে হইতেছে। এক্ষণে

আইস, আমরা দুইজনেই অণ্নিপ্রবেশ করিয়া এই কন্টের শানিত করি। রাজা দৈতাকন্যা শার্মান্টার সহিত সুখে কাল যাপন কর্ন। আর এই কন্ট যদি তোমার সহ্য হয় তবে আমায় অন্ত্রা দেও। তুমি সও, আমি সহিব না, আমি নিশ্চয় মরিব। এই বলিয়া বদ্ব অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন দেববানী প্রের এই কথা শ্নিরা ফোষভরে পিতাকে স্মরণ করিলেন।
মহর্ষি ভাগবি কন্যার অভিপ্রার জানিতে পারিয়া যথায় দেববানী সদর তথায়
উপাস্থত হইলেন এবং তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ অহুণ্ট ও অচেতন দেখিয়া প্রনঃ
প্রাঃ জিজ্ঞাসিলেন বংসে! এ কি! তখন দেববানী ফোধাবিণ্ট হইয়া কহিলেন,
পিতঃ, আমি হয় অণ্নিপ্রবেশ বা তারি বিষ পান করিব, না হয় জলমণ্ন হইয়া মরিব।
কিছ্তেই আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। আমি বে দ্বেখিত ও অবমানিত
হইয়াছি তুমি ইহার কিছুই জান না। ব্লুক্কে ছেদন করিলে ব্লুগাঞ্চত পরপ্রেপ
কাজেই ছিল্ল হইয়া থাকে। রাজ্যিব ব্যাতি তোমার সম্মান রাখেন না, তলিবেণ্ধন
আমার অবজ্ঞা ও অসম্মান করেন।

মহবি ভাগবৈ এই কথা শ্নিবামান্ত কোধে অধীর হইরা ধ্বাতিকে কহিলেন, রে দ্রাত্মন্! যখন তুই আমায় অবজ্ঞা করিতেছিল ক্ষেত্ৰ আমার অভিশাপে তুই জরাজীর্ণ হইবি এবং তোর ইন্দ্রিসকল শিথিল ক্ষেত্ৰী স্বাস্থলাশ মহবি ভাগবি রাজা ধ্বাতিকে এইর্প অভিশাপ দিয়া দেব্যন্তিক আশ্বাসপ্রদানপূর্বক স্বভবনে প্রদান করিলেন।

একোনষণিট্ডয় সর্গা। অন্তর্ন নিজা য্যাতি জ্বাগ্রন্ত হইরা যদুকে কহিলেন, বংস! তুমি ধর্মজ্ঞ. একুতে আমার এই জ্বা গ্রহণ কর, আমি নানার,প ভোগ উপভোগ করিব। আমি ভেগিস্থে পরিতৃশ্ত হই নাই। একণে ভোগ অন্ত্রকরিয়া পশ্চাং জ্বা গ্রহণ করিব। যদ্ কহিলেন, রাজ্বন্! প্রে, আপনার প্রিয় প্র। তিনিই এই জ্বা গ্রহণ কর্ন। আপনি আমাকে অর্থে বিশুত করিয়াছেন এবং নিকটেও আর বাস করিতে দেন না। এক্ষণে আপনি যাহাদের সহিত একরে পানভোজন করেন তাহারাই আপনার এই জ্বা গ্রহণ কর্ক। তখন য্যাতি প্রে,কে কহিলেন, বংস! তুমি আমার উপকারের জন্য এই জ্বা গ্রহণ কর। প্রে, ক্তাঞ্জাল-প্রে কহিলেন, আমি ধন্য ও অনুগ্হীত হইলাম। আমি আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি।

অন্তর রাজা ধ্যাতি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া প্রের দেহে জরা সংক্রামিত করিলেন এবং থোকন লাভ করিয়া বহু মজের অনুষ্ঠানপূর্বক রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এইরুপে বহুকাল অতীত হইলে একদা তিনি প্রেকে কহিলেন, বংস! আমি তোমার নিকট আপনার জরা ন্যাসস্বরূপে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা আনয়ন কর এবং আমাকে দেও। তুমি কিছ্মান্ত ব্যথিত হইও না, আমি তোমা হইতে প্রেরায় তাহা লইব। তুমি আদেশ পালন করিয়াছ, এই জন্য আমি তোমার প্রতি প্রতি হইয়াছ। এক্ষণে আমি তোমাকে রাজ্যে অভিবেক করিব।

যযাতি প্রেকে এইর্প কহিয়া যদকে কহিলেন, রে দ্বৃত্তি! তুই আমার ওরসে ক্ষরিয়র্পী দ্বর্ধর্য রাক্ষস হইয়া জন্মিয়াছিস্। তুই আমার আদেশ পালনে

পরাত্ম্থ। আমি তোরে কদাচ রাজ্য দিব না। আমি তোর গ্রে পিতা, তুই যথন আমার অবমাননা করিয়াছিল্ তথন তোর হইতে দার্ণ রাক্ষসকল জন্ম গ্রহণ করিবে। রে দ্মতি! তোর সন্তান-সন্ততি সোমবংশীয় রাজপদবী পাইবে না এবং তোর ন্যায় দ্বিনীত হইবে। রাজা যযাতি যদকে এইর্প কহিয়া প্রকেরাজ্যে স্থাপনপ্রেক বানপ্রস্থ আশ্রয় করিলেন এবং বহ্নলল পরে তন্তাগ করিয়া স্বর্গার্চ হইলেন। প্র্তৃত্ত প্রতিষ্ঠান নগরীতে ধর্মান্সারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজবংশের অযোগ্য দ্বর্গম ক্রেপ্তন নামক প্রমধ্যে যদ্ম হইতে বহ্সংখ্য রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিল। লক্ষ্মণ! নিমি রাজা রাক্ষণের শাপগ্রসত হইয়া রাক্ষণকে অভিসন্পাত করেন কিন্তু যযাতি ভাগবের শাপ ক্ষিয়ে ধর্মান্সারে ধারণ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে রাজা ন্থের কার্যাধ্বিক দর্শন না দিয়া যের্পে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল আমার যেন সের্পে না হয়। অতঃপর আমি সকলের সাহিত সাক্ষাং করিব।

তথ্ন ক্রমণঃ আকাশে নক্ষতসকল বিরল হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাদিক অরুণাকিরণে রঞ্জিত হইয়া বেন কুস্মেরাগরত বসনে অবগ্রাণ্ঠত ও স্থানিছত হইল।

প্রাক্তি ৯ দ্ব অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম বিমল প্রভাতকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপানপূর্বক বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন ত তিনি বেদজ্ঞ রাহ্মাণ, প্রেরাহিত বিশ্বেষ্ঠ, কাশ্যপ, বাবহারবিং মন্দ্রী ও অব্যান্ত ধর্মাপ্রাঠকের সহিত রাজধর্মা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সভা মহিত্ত, সভা ও রাজগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র ব্যা ও বর্ণের সভার ন্যায় শেলে সিহিতে লাগিল। তথন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! তুমি খাও, গিয়া ক্ষুইট্রা দিগকে আহ্নান করিয়া আন। লক্ষ্মণও রামের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদেশে উপস্থিত হইরা কার্যাথীদিগকে আহনন করিতে লাগিলেন কিন্তু তংকালে কেইই কহিল না যে আজ আমার এখানে কোন কার্য আছে। ফলতঃ রামের রাজ্যশাসনকালে আধিব্যাথি কিছাই ছিল না। বস্মতী স্পক্ষ শস্যে পূর্ণ। বালক বরো ও এই উভয়ের মধ্যা কেইই মৃত্যুম্বে পতিত হইত না। তখন লক্ষ্যাণ প্রতিনিবৃত্ত হইরা ক্ভার্জালপ্টে রামকে কহিলেন, আর্য! কার্যাথী কেইই উপস্থিত নাই। তখন রাম প্রসায় মনে প্রবির কহিলেন, বংস! তুমি আবার যাও, গিরা দেখ বাদ কেই উপস্থিত থাকে। সম্যক প্রবৃত্ত নীতির প্রভাবে কুয়াপি অধ্যা নাই, রাজভারে সকলেই বেন পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতেছে। অধিক কি, মংপ্রবৃত্ত শরই বেন প্রজাগের রক্ষাবিধানে নিবৃত্ত আছে। তথাপি তুমি তংপর হইয়া সকলকে রক্ষা কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ রাজ্জবন হইতে নিগতি হইরা স্বারদেশে একটি কুর্বরকে দেখিতে পাইলেন। সে মৃহ্মুহ্ম হিংকার করিতেছিল। তম্পুনেই লক্ষ্মণ তাহাকে জিল্পাসা করিলেন, কুর্বা! তুমি বিশ্বন্ত মনে বল, তোমার কি কার্য আছে। কুরুর কুহিল, যিনি সকল প্রাণীর রক্ষক, যিনি ভরে অভরদাতা, আমি সেই মহারাজ রামকে বির্বিত ইক্ষা কার।

রামকে বালতে হচ্ছা কার।

লক্ষ্মণ কুল্পরের এই কথা জানাইবার নিমিত লাইর নিকট উপস্থিত হইলেন

এবং তাহাকে জানাইরা প্নের্বার কুল্পরকে ক্রিট্রা কহিলেন, বলি তোমার কিছ্

বন্ধর থাকে তাহা হইলে তুমি মহারাজকে ক্রিট্রা কহিলেন, বলি তোমার রিজ্
প্রাসাদ ও ব্রাহ্মণের গৃহে অভিন ইন্দ্র ক্রিট্রা ও স্ক্রের কহিলা, দেবালয় রাজা

আমরা সমস্ত জন্ত্র অধম, স্ত্রাত ইলার প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহি। রাজা

ম্তিমান ধর্ম আমি তাহার নিক্ত ক্রাইতে সাহস করি না। তিনি স্তাবাদী ব্রুশবিশারদ প্রাণিগণের হিতে বিক্রের তিনি সন্ধিবিগ্রহাদির ব্যায়থ প্রয়োগ অবগত

আছেন। তিনি সর্বজ্ঞ স্বন্ধনা ও নীতির প্রভা। তিনি চন্দ্র যম কুবের অভিন

ইন্দ্র স্থা ও বর্ণ। আপনি সেই প্রজাপালক রাজাকে গিয়া বল্ন তাহার আদেশ

ব্যাতীত আমি প্রবেশ করিতে সাহসী নহি।

অনস্তর লক্ষ্যণ রামের নিকট গিয়া কহিলেন, আর্ব ! আমি কহিয়াছিলাম একটি কুক্ক্র কার্যাথী হইয়া দ্বারে অক্থান করিতেছে, এক্ষণে কি আদেশ হয়। রাম কহিলেন বংস ! কার্যাথী কুক্রুরকে শীঘ্র আনয়ন কর।

প্রক্রিক ২ ॥ লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইবামার সন্থর কুক্রেকে আহ্মান করিয়া রাজসভায় লইয়া গেলেন। রাম উহাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, সারমেয় ! তোমার কোন ভয় নাই, খা বলিবার আছে সমস্তই বল। কুক্রে কহিল, রাজন্! রাজাই প্রাণিগণের কর্তা ও শাস্তা। সকলে নিদ্রায় অভিভত্ত হইলে তিনি জাগ্রত থাকেন। তিনি প্রক্রাপালক। তিনি স্থেষ্ত নীতির বলে ধর্মারক্ষা করেন। যদি রাজা পালনে বিম্ব হন তাহা হইলে প্রজারা শীঘ্র নণ্ট হইয়া যায়। রাজা জগতের পিতা ও রক্ষক। রাজা কালযাল ও সমস্ত জগং। ধারণ করেন এই অথে ধর্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্মান্বারা সমস্ত প্রজা খ্ত হইয়া থাকে। বখন রাজা এই প্রাবর-জন্সামাত্যক জগংকে ধারণ করেন, দুর্ভদমন ও শিল্টপালন করেন, এই জন্য তিনি

সাক্ষাৎ ধর্ম। রাজন্ ! আমার বোধ হয় ধর্মের নিকট কিছুই দৃষ্প্রাপ্য নাই। দান, দয়া, সাধ্বগণের সম্মান, ব্যবহারে সরলতা, এইগ্রিল পরমধর্ম। রাজা প্রজাপালন দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে শৃভলাভ করেন। আপনি প্রমাণের প্রমাণ। সাধ্বগণের আচরিত ধর্ম আপনার অবিদিত নাই। আপনি ধর্মের পরম আগ্রয় এবং গ্রেণের সাগর। আমি অজ্ঞানতাহেতু আপনাকে এইর্প কহিলাম; এক্ষণে প্রণত হইয়া আপনাকে প্রসন্থ করিতেছি, আপনি আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না।

তখন রাম কুরুরের এইর্প কথা শ্নিরা কহিলেন, জামি তোমার কি করিব, তুমি বিশ্বস্ত চিত্তে শীল্ল বল। কুরুর কহিল, রাজা ধর্ম খ্বারা রাজা প্রাণ্ড হন, ধর্ম খ্বারা প্রজা পালন করেন এবং ধর্মবলেই লোকের শরণা হন এবং সকলকে অভ্য় দান করেন। ইহা হৃদরে ধারণ করিয়া আমার বা কার্য প্রবণ কর্ন। সর্বার্থ-সিম্প নামে একজন ভিক্ষ্ণ রাজাণ আছেন। তিনি বিনাপরাধে আমায় প্রহার করিয়াছেন। শ্নিরা রাম ঐ রাজাবকে আনয়ন করিবার জনা এক খ্বারবানকে পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলন্দের সর্বার্থনিস্থ উপস্থিত। তিনি আসিয়া রামকে কহিলেন, রাজন্! বল, আমায় কি করিতে হইবে। রাম কহিলেন, বিপ্রা এই কুরুর তোমার কি অপকার করিয়াছিল? ইহাকে কেন লগ্যুপ্তহার করিয়াছ? দেখ, রোধ প্রাণসংহারক এবং মিয়বাপদেশী শয়র, ইহা স্কুর্তার করিয়াছ? দেখ, রোধ প্রাণসংহারক এবং মিয়বাপদেশী শয়র, ইহা স্কুর্তার রেল্য পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ধাবমান অন্বের বের্পে সারথ্য করে সেইর্পে স্ব-স্ব বিষয়ে ধাবমান দৃষ্ট ইন্দিয়গণের বিষয় সংহারপ্রেক ধৈর্যসহক্রে সারথ্য করিবে। কায়মনবাক্য ও চক্ষ্ণ ব্যার লোকের প্রেরস্থান করা করিছে। যিনি লোকের শ্রেয়নাধনে রত তাহাকে কেছ বিশ্বেষ করে না এবং তিনি পাণে লিশ্ত হন না। আত্যা দুর্ণমনীয় হইলে যেমন অপকার করে, স্কুর্তাক প্রকৃতি উৎপথগামী হয়, কিন্তু যিনি ইহাকে রক্ষা করিতে পারেন তাহার্তি বিশ্বর গিকের গিকের তির্বার বিশ্বর করেন। তাহার্তি প্রকৃতি উৎপথগামী হয়, কিন্তু যিনি ইহাকে রক্ষা করিতে পারেন তাহার্তি নিশ্বর সিল্য সিল্য।

তখন সর্বাথীসন্ধ কহিলেন, রাজন্। আমি ভিক্ষার্থ পর্যটন করিতেছি এই অবসরে এই কুরুর পথে শরন করিয়াছিল। আয়ে ইহাকে 'বা যা' বলিয়া সরাইবার চেণ্টা করিলাম, কিন্তু এই কুরুর মৃদ্পদে গিয়া পথপ্রান্তে বিষমভাবে শরন করিল। তখন আমি ক্ষ্মতি ছিলাম। ইহার এইরুপ ব্যবহারে আমার রোধ জন্মল এবং আমি ইহাকে প্রহার করিলাম। রাজন়্! এই বিষয়ে অবশ্য আমারই অপরাধ, অতএব তুমি আমাকে শাসন কর। রাজদশ্ভে পাপক্ষয় হইলে আরে আমার নরকভয় থাকিবে না।

অনন্তর মহারাজ রাম সভাসদ্গণকে জিজ্ঞাসিলেন, এক্ষণে এই রান্ধাণকে কি করা উচিত, আমি ই'হাকে কির্প দণ্ড করিব। দেখ, দণ্ড অপরাধের অন্র্প হইলেই তবে প্রজা রান্ধিত হয়। তংকালে রাজসভায় ভূগ্ আ্যাপারস কুংস কাশ্যপ বিশ্বত প্রধান প্রধান ধর্মপাঠক সচিব ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা উপবিণ্ট ছিলেন। ই'হারা এক বাকো কহিলেন, শাদ্যজ্ঞাদিগের অভিপ্রায় ব্রাহ্মণকে দণ্ড করা উচিত নহে। মুনিগণ কহিলেন, রাজন্! রাজা সকলের শাসনকর্তা। বিশেষতঃ তুমি দ্বাং সনাতন বিক্ষ্, তুমি জগংকে শাসন করিতেছ।

কুরুর কহিল, রাজনু ! যদি আপনি আমার প্রতি পরিতৃষ্ট হইয়া থাকেন,

আমাকে অনুকম্পা করা যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, আমার সংকল্প-সিম্পির মুখ্যাকার পালন করা যদি সংগত বোধ হয়, তবে আমার প্রার্থনায় আপনি এই ব্রাহ্মণকে কালঞ্জরে কুলপতি করিয়া দিন।

রাম কুরুরের এই কথা শ্লিয়া ঐ রাহ্মণকে কোলগত্য প্রদান করিলেন।
রাহ্মণও প্রিক্ত হইয়া গজস্কলেশ আরোহণপ্র্বাক হ্ন্টমনে চলিল। এই অবসরে
মাল্যগণ সহাস্যমুখে কহিলেন, রাজন্! আপনি এই রাহ্মণকে দন্ড নয়, বর প্রদান
করিলেন। রাম কহিলেন, মাল্যগণ! তোমরা এই গ্রু গাতর অর্থ কিছুই ব্রিওতে
পার নাই। কোলপত্য যে কি পদার্থ এই কুরুরই তাহা জ্ঞাভ আছে। তথন রামের
আদেশে কুরুর কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি প্রের্থ কালগুরে কুলপতি ছিলাম।
দেবতা ও রাহ্মণের সেবায় আমার বিশেষ যয় ছিল। আমি দাসদাসীর প্রতি স্নেহ
প্রদর্শন এবং সকলের আহারাশেত নিজে কিণ্ডিং আহার করিতাম। বা-কিছু ধনসন্পদ ছিল সমস্তই সাধারণের সহিত বিভাগে ভোগ করিতে আমি ভালবাসিতাম।
সং বিষয়ে আমার দ্বিট। আমি দেবদ্রবা সমস্তে রাখিতাম এবং বিনয়ী স্মালীল ও
সকলের হিতাকাক্ষী ছিলাম, কিন্তু কেবল কোলপত্যের প্রভাবে এই যোর নিক্তা
অবস্থা প্রান্ত ইইয়াছি। এই রাহ্মণ কোলনস্বভাব, অনুম্মিক, অনেরর অনিন্টকারী,
কুর ও মুখা। কোলপত্যের দোবে ইহার উনপ্রদান করিছে। যদি কাহাকে
প্রে পান্ধ ও বাল্ধবের সহিত নরক্ষথ করিল্ক ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাকে
দেবতা গো ও রাহ্মণের সহিতে করিয়ে ক্রিটিবে। যে বার্নির রহ্মন্থ দেবদুরা দ্বী ও
বালকের ধন হরণ করে, আর যে দুর্ব্বাহারী, দে ইন্ট কন্তুর সহিত লাছাক
হয়। যে ব্যার রক্ষেত্রও দেবদুর্ব্বাহারী করে সে বার্নির নামক ঘোর নরকে প্রতিত
হইয়া থাকে। অধিক কি, যে বার্কির রক্ষান্ত ও দেবদুরা লইবার সংকলপ্রান্ত করে
সেই নরাধ্যকে নরক হইছে নরকে বন্তুগা ভোগ করিতে হয়।

রাম কুরুরের নিকট এই কথা শর্নিয়া বিশ্বিত হইলেন। কুরুরেও স্বশ্থানে প্রশ্বান করিল। ঐ কুরুরে জাতিমাত্রে দ্বিত বটে কিন্তু সে প্র্বজন্ম একজন মহাত্মা ছিল। অনন্তর সে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া প্রায়োপ্রেশন করিল।

প্রাক্ষিণত ৩ ॥ কোন এক পর্যাত্তর বনে বহুকাল গ্রাপ্ত উল্ক বাস করিত। ঐ বন বৃক্ষে পূর্ণ সিংহ ব্যান্তে আকীর্ণ ও নদীবহুল। তথায় নানাবিধ পক্ষী নিরণ্ডর কলরব করিতেছে। একদা পাপ্মতি গ্রাপ্তল্কের গ্রে প্রবেশ করিল এবং ইহা আমার গৃহ বিলিয়া উহার সহিত কলহ করিতে লাগিল। পরে দিখর করিল রাজীব-লোচন রাম সকলের রাজা, চল আমরা শীষ্ত উভয়ে তাঁহার নিকট যাই, তিনিই আমাদিগের বিবাদ নিম্পত্তি করিয়া দিবেন। কুপিত উল্ক ও গ্রাপ্ত আইর্প দিখর করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল। উভয়ের মন কলছে অতিমান্ত আকৃল। উহারা গিয়া রামের পাদবন্দন করিল। পরে গ্রাপ্তর মনকলহে অতিমান্ত আকৃল। উহারা গিয়া রামের পাদবন্দন করিল। পরে গ্রাপ্তর প্রামকে বিবাদের বিষয়জ্ঞাপন-প্রক কহিল, রাজন্। আপনি বলবাবৈর্য স্বাস্করের প্রধান; ব্রিম্বজ্ঞাপন-প্রক কহিল, রাজন্। আপনি বলবাবৈর্য স্বাস্করের তুলা, জগতের ভালমন্দ কিছ্ই আপনার অবিদিত নাই। আপনি তেজে দুর্নির্যক্ষা স্ব্র্য, গোরবে হিমাচল, গাম্ভীর্যে

সমূদ্র, দক্তে লোকপাল যম, ক্ষমায় পৃথিবী এবং ক্ষিপ্রকারিতার বায়;। আপনি বীর ও কীতিমান। শাস্ত্রবিধি আপনার অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আপনার নিকট আমার কিছ্ জানাইবার আছে, শ্ন্ন। আমি প্রেই স্ববাহ্বলে এক গ্তনির্মাণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই উল্ক আমায় অধিকারচ্যুত করিতেছে। আপনি রাজা, এক্ষণে আপনি আমায় রক্ষা করন।

উলুক কহিল, রাজন্! ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য কুবের ও যম হইতে রাজার জন্ম। তিনি কিয়দংশে মনুষ্য। কিন্তু আপনি সর্বময় দেব ও দ্বিতীয় নারায়ণ। আপনার সোম্যভাব অনিব'চনীয় এবং আপনি সকলের প্রতি সমভাবে স্নিশ্ব দৃষ্টি বিতরণ করেন : এই জন্য আপনাকে খলে সোমাংশসম্ভূত। আপনি দণ্ড ম্বারা রক্ষা ও ক্লোধ স্বারা সংহার করেন, আপনি দাতা ও পাপচাতা, এই জনাই আপনি রাজা। আপনি সকলের অধ্য্য এবং তেজে অণ্নিতুল্য, আপনি নিরম্তর লোকসকলকে সদতত করিতেছেন এই জনাই আগনাকে বলে স্থাসদৃশ। আপনি কুবেরের তুল্য বা তদপেকা অধিক। দেবী লক্ষ্যী নিরন্তর আপনার গৃহে বিরাজ করিতেছেন। আপনি অতিথিদিগকে প্রার্থনিষিক ধন দান করেন, এই জন্যই আপনি ধনদ। স্থাবর<del>রপা</del>মাত্মক সমস্ত ভতে এবং সত্ত্ব ও মিক্রে স্থাপনার সমদ্দিট। আপনি শাসন ও ব্যবহারে ধর্ম**দশী**। বাহার প্রতি ক্রিপের ক্রোধ তাহার অভিমুখে মত্য ধাবমান হর, এই জনাই আপনি যম। আপনার নামমাত মন্বাভাব, ফলতঃ আপনি দেবতা। ক্ষমা আপনার অনন্যসূর্যাপ্ত গর্গ। আপনি দরাবান রাজা। দ্বল ও অনাথের আপনিই বল, কিবানের আপনিই চক্ষ্য এবং আগতির আপনিই গতি। আপনি আমার নাথ ফলতে আমার বাহা বন্ধবা আছে, প্রবণ কর্ন। এই গ্রে আমার আলরে প্রবেশ কিবারা আমাকে নিম্পীড়িত করিতেছে। আপনি দেবমন্যোর শাসনকতা, ক্ষেত্র এই বিষয়ের এক স্ক্রা বিচার করিয়া দিন। তখন রাম সচিবগণকে আহ্বান করিলেন। ধ্যিট, জয়ণত, বিজয়, সিম্পার্থ,

্রাষ্ট্রধনি, অশ্যেক, ধর্মপাল ও সমেল্ড ই'হারা নীতিদশী মহাজ্য সর্বশাস্ত্রবিশা-রদ হ্রীমান সংকুলোংপল্ল ও মন্ত্রগর্যনপূর্ণ। রাম ই হাদিগকে আহ্বান করিয়া পাল্পক वय **इटे**ए० जरुदब्रारु १९ र्वक शृक्ष ७ छेल् रक्त विवाद वशावध वर्षन क्रिस्तान । পরে গ্রহকে জিজ্ঞাসিলেন, গ্রহা যথার্থ বল, তুমি কত বংসর এই গৃহ প্রস্তৃত করিয়াছ। গৃধ কহিল, রাজন্ ! যদবাধ এই প্রথবীতে মনুষ্যের বাস তদবধি আমার এই গৃহ। উল্কে কহিল, রাজন্! এই প্রিবীতে যখন সর্বপ্রথম বৃক্ষ জন্মায়, তদব্যি আমার এই গৃহ। শ্লিয়া রাম সভাসদ্গণকে কহিলেন, দেখ, যে সভায় বৃদ্ধ নাই তাহা সভা নয় যে বৃদ্ধ ধর্মানগ্রত কথা বলেন না, তিনি ব,ন্ধ নহেন, যে ধর্মে সভ্য নাই ভাহা প্রকৃত ধর্ম নহে, আর যে সভ্যে ছল আছে ভাহা সতাই নহে। যে সভা বিচার্ষ বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা ব্যবিয়াও মৌনী থাকেন এবং যথাযথ কথা না বলেন তিনি মিখ্যাবাদী। প্রশেনর অকথা সম্যক্ ব্রিতে পারিয়া যিনি কোন অভিস্নিধ ক্রোধ বা ভরপ্রবাত্ত ভাহার মীমাংসা না করেন, তিনি সহস্র বার্ব পাশ দ্বারা বন্ধ হইয়া থাকেন। পরে প্রতি সদ্বংসর পূর্ণ হইলে তিনি উহার এক একটি পাশ হইতে মৃত্ত হন। অতএব সত্য সমাক্ জানিতে পারিলে তাহা গোপন রাখা কখনই উচিত নহে। এক্ষণে তোমরা এই উপস্থিত বিষয়ে যে যেরূপ ব্ঝিয়াছ তাহা বল।

তখন সভোরা কহিলেন, রাজন়্! এই উল্কে গ্রের অধিকারী, গ্র নহে। রাজাই পরম গতি, প্রজাসকল রাজাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। রাজা সাক্ষাং সনাতন ধর্ম। যাহারা রাজদক্তে দশ্ভিত হয়, তাহাদের আর দ্র্গতি নাই। ঐ প্রেষপ্রধানদিগের আর ধ্যদশ্ভেরও ভর থাকে না, এক্ষণে এই বিষয়ে যের্প সন্পিবেচনা হয় আর্পানই বল্ন।

রাম কহিলেন, সভাগণ! প্রোণে বাহা বর্ণিত হইয়াছে আমি তাহা কহিতেছি, শ্রনণ কর। পূর্বে এই স্থাবরজ্পামাত্মক জগৎ সমস্ত একার্ণব ছিল। রহ্মাণ্ড লক্ষ্মীর সহিত বিষ্কুর জঠরে প্রবিষ্ট ছিল। ত্তাত্মা রক্ষ রহ্মাণ্ডকে জঠরে লইয়া মহাসম্দ্রে প্রবেশপ্রিক রহ্মাল শয়ান ছিলেন। ঐ সময় মহাবোগী রক্ষা তাঁহার নাভিপত্ম হইতে জল্মগ্রহণ করেন। অনন্তর রক্ষা অগ্রে প্রথিবী বায়্পর্বত বৃক্ষ্, পরে কটি-পত্পা হইতে মন্ত্র পর্যত, স্ভিট করিলেন। এই অবসরে বিষ্কুর কর্ণমল হইতে মধ্ ও কৈটভ নামে দ্বই আয়ের্ণুণ মহাবল দানবের জল্ম হয়। উহারা জন্মবামার প্রজাপতি রক্ষাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ক্রেমঙ্গরে মহাবেগে ধাবদান হইল। তল্পে রক্ষা একটি বিক্র শব্দ করিলেন এবং বিষ্কু চক্রন্থারা উহাদের মন্তক ছেদন করিলেন। উহাদের হিলু সমন্ত প্রথিবী গ্লাবিত হইল, কিন্তু লোকপালক বিষ্কু উহাকে প্রক্রেম সেন্দ্র করিয়া ব্রেক্ষ পূর্ণ করিয়া দিলেন সানা প্রকার ঔর্বাধ ও শস্য উৎপন্ন হইল। প্রথিবী মধ্ ও কৈটভূতি মেদগন্থে পূর্ণ হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম মেদিনী হয়। এই ক্রেম্বেরিক ও পাপন্বভাব, দ্বিন্নীত ও অন্যের ক্রেশ্কর। এই গ্রে অপরের গ্রোক্রারক ও পাপন্বভাব, দ্বিন্নীত ও অন্যের ক্রেশ্কর। এই গ্রে অপরের গ্রোক্রারক ও পাপন্বভাব, দ্বিন্নীত ও অন্যের ক্রেশ্কর। এই গ্রে অপরের গ্রোক্রেশ্বরাণী হইল, রাম! গ্র প্রের্ণ অন্যের ডপোবলে

এই অবসরে এইন্প ক্রিশিবাণী হইল, রাম! গ্র প্রে অন্যের তপোবলে দশ্ধ হইরাছে। ইহার নাম রক্ষদত্ত। এ ব্যক্তি বীর সত্যরত শৃশ্ধসত্ত্ রাজা ছিল। কাল-গোতমের তপোবলে দশ্ধ হইরাছে। অতএব তুমি ইহাকে আর দশ্ড করিও না। একদা এক ক্রণার্ত রাক্ষণ ভোজনার্থ ইহার গ্রে উপস্থিত হইরা কহিলেন, রাজন্! আমি বহ্কাল ব্যাপিরা তোমার গ্রে ভোজন করিব। তথন রক্ষদত্ত স্বরং তাহাকে পাদ্য ও অর্থ ন্বারা সংকার করিয়া ভোজনের আয়োজন করিয়া দিলেন। ভোজা দ্রের মাংস ছিল। তদ্ভে রাক্ষণ কৃপিত হইয়া ইহাকে এই বালয়া অভিসম্পাত করেন, রাজন্! তুমি গ্র হও। তথন রক্ষদত্ত কাতর হইয়া কহিলেন, রক্ষান্! আপান প্রসায় হউন। আমি না জানিরা আপনার ভোজ্য দ্রব্যে মাংস দিয়াছি। একশে বাহাতে আমার এই শাপের অবসান হয়, আপনি তাহাই করিয়া দিন।

অনশ্তর রাহ্মণ রহ্মদন্তের অপরাধ অজ্ঞানকৃত্ ব্বিতে পারিয়া কহিলেন, ইক্ষরাকুরাজবংশে রাম নামে এক মহাজ্মা জন্মগ্রহণ করিবন। তুমি তাঁহার করদপর্শ লাভ করিবামাত্র নিজ্পাপ হইবে।

রাম এই আকাশবাণী শ্নিয়া ব্রহ্মদন্তকে স্পর্শ করিলেন। ব্রহ্মদন্ত গ্রের্প পরিত্যাগপ্রেক চন্দনচচিতি দিব্য প্রেষ্মন্তি পরিগ্রহ করিয়া কহিল, রাজন্! আপনার প্রসাদেই আমি শাপমন্ত ও ঘোর নরক হইতে উন্ধার হইলাম। শান্ত ম সর্গ ॥ বসন্তের নাতিশীত ও নাতিউক্ষ রাত্রি প্রভাত হইল। রাম প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক রাজসভার উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় স্মান্ত্র তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! বম্নাতীরবাসী কতকগন্ত্র তাপস চাবনকে অগ্রে লইয়া স্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সম্বর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করেন। রাম কহিলেন, স্মান্ত! তুমি ভগবান চাবন প্রভৃতি বিপ্রগণকে শীল্প আনয়ন কর। তখন স্মান্ত রাজার আদেশে কৃতাজলিপ্টে উপস্থিত হইয়া খ্যিগণকে আনয়ন করিলেন। উহাদের সংখ্যা শত্যাধিক। ঐ সমস্ত রাজতেজংপুর্শ প্রশান্ত থাবি রাজভাবনে প্রবেশপ্র্বক তীর্থজলপূর্ণ কৃষ্ণ ও ফলম্ল রামকে উপহার দিলেন। রাম প্রতিমনে তৎসম্দয় গ্রহণ করিয়া কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা এই আসনে উপবেশন কর্ন। খ্যিগণ স্থাভন স্বর্ণাসনে উপবিক্ট হইলেন। তখন রাম কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন। আমি আপনাদিশের আজ্ঞার পার। সকল প্রকার অভীক্টসাধনে প্রস্তুত আছি, এক্ষণে আজ্ঞা কর্ন, কি করিব। আমি আপনাদিগকে সতাই কহিতেছি, আমার এই রাজা, এই হ্দরন্থ প্রার্থ, সমস্তই রাজ্যণের জন্য।

রামের এই কথা শ্নিবামাত বম্নাতীরবাসেই সাধিরা তাঁহাকে বারবার সাধ্বাদ করিতে লাগিলেন এবং একান্ত হুন্ট হ্রিসা কহিলেন, রাজন্! এইর্প বাকা প্রয়োগ করা এই প্রথমিত কেবল জেনিরই সম্ভবে, অন্যের নহে। প্রের্থমন অনেক মহাবল রাজা ছিলেন হুহিন্তা কার্বের গ্রের্ভা ব্রিকার প্রভিত্তা করিতে সাহস্য হন নাই। কিন্তু কুমি কার্বের কথা না শ্রনিরাও কেবল রাজাণিদগের গোরবরকার্থ প্রতিক্তা করিয়াছ, ইহাতেই নিন্চর বে তুমি তাহা সাধন করিবে। তুমি খবিগদের মহাভর হইতে পরিতাপ করিবে।

একষণিউত্তম সর্গা। রাম কহিলেন, ম্নিগণ ! ভাত হইবেন না, একণে কি রতে হইবে আজা কর্ন ! চাবন কহিলেন, রাজন্ ! আমাদিগের বাসস্থান ও ভয়ের কারণ সমস্তই কহিতেছি শ্ন । সতায্গে মধ্ নামে এক মহামতি দৈতাছিল। সে লোলার জেল্ঠপ্র । তাহার বিপ্রভক্তি ও আগ্রিতবাংসলা প্রসিদ্ধ । দেবগেরে সহিত তাহার অতুল প্রীতি ছিল। দেবদেব র্দ্ধ বহুমাননিকথন ঐ ধর্মণীল মহাবারকে প্রতিমনে আপনার শ্লাস্তের অন্র্প এক তিশ্ল দান করিয়া কহিলেন, ভূমি অতুল ধর্মবিলে আমায় প্রসাল করিয়াছ এই জন্য পরম প্রতির সহিত আমি তোমায় এই অস্ব প্রদান করিলাম। ভূমি যাবং দেবতাও রাজাণের সহিত বিরোধ না করিবে তদবিধ ইহাতে তোমার অধিকার, অন্যথার ইহা তোমার হস্তবহিত্ত হইবে। যদি কেহ যুম্বার্থ তোমায় আক্রমণ করে তাহা হইলে এই তিশ্লে তাহাকে ভস্মসাং করিয়া প্রনায় তোমার হস্তে আসিবে।

মধ্ র্ত্তকে প্রণাম করিয়া কহিল. ভগবন্! আপনি স্রগণের অধীশ্বর, এক্ষণে যাহাতে এই শ্লে আমার বংশান্কমিক অধিকার থাকে, আপনি তাহার বিধান করিয়া দিন। ভ্তেপতি রুদ্র কহিলেন. মধ্! ভূমি ষের্প কহিতেছ ভাহা হইবার নহে! আমি সন্তোষের সহিত যাহা কহিলাম তাহা বিফল না হউক। এক্ষণে তোমার প্রার্থনায় এইমাত্ত কহিতেছি যে. এই শ্লে তোমার এক

প্রের অধিকারে আসিবে। ইহা ধাবং তাহার হস্তগত থাকিবে তাবং তাহাকে কেহই বধ করিতে পারিবে না।

পরে দানবরাজ মধু রুদ্র হইতে এইরূপ বর লাভ করিয়া এক উৎকৃষ্ট গৃহ নিমাণ করাইল। উহার প্রেয়সী পত্নীর নাম কুম্ভীনসী। অনলার গর্ভে বিশ্বাবস, হইতে তাহার জন্ম। ইহারই পরে লবণাসরে। এই দ্রাত্মা বাল্যাবাধ নানার প পাপাচরণ করিতেছে। মধ্য উহাকে দ্বিনীত দেখিয়া ক্রোধ ও শোকে আকুল হয় কিন্তু উহার পাপাচারে কোনরপে কিছুই কহিত না। পরে মধ্ দেহত্যাগ করিয়া বর্ণলোক লাভ করিল এবং মৃত্যুকালে লবণের হস্তে ঐ রুদ্রুদত্ত শ্লে সমর্পণ করিয়া এতংসন্বন্ধে বাহা কহিবার কহিয়া গেল। এক্ষণে সেই দুর্দানত লবণ শ্লপ্রভাব এবং নিজের স্বভাবদোবে ত্রিলোকের সমস্ত লোক বিশেষতঃ তাপস্দিগকে, অতি**শন উৎপী**ড়ন করিতেছে। রাজন্ ! এইর্প বিক্রম এবং **শুলের এইর্পই প্রভাব। শ**্নিরা বাহা কর্তব্য বোধ হয় কর। তুমিই আমাদের পরম গতি ও তুমিই আমাদিগের চরম আশ্রয়। পূর্বে আমরা কাতর প্রাণে অনেকানেক রাজার শরণাপন হইয়াছিলাম কিন্তু কেহই আমাদিগকে আশ্রর দেন নাই। এক্ষণে শ্রনিলাম ভূমি ব্রক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে বধ করিয়াছ। আমরা লবণভরে ভীত, তুমি আমুটিটকৈ পরিচাণ কর।

বিশেষতঃ তাপ্স তাহার আহার প্রের্থন লবণের বাসম্থান। সকল প্রকার জীবজনত বিশেষতঃ তাপ্স তাহার আহার প্রের্থন লবণের বাসম্থান। সকল প্রকার জীবজনত বিশেষতঃ তাপ্স তাহার আহার অবং নিয়ত উগ্রতাই তাহার আচার। ঐ দুর্দানত রাক্ষস প্রতিদিন সিংহব্যাইটিদ মূগ ও মনুষ্য বধ করিয়া উদরপ্তি করিয়া থাকে। সে বখন কাহাকে বধ করিবার জনা মুখব্যাদান করে তখন ডাহাকে সাক্ষাৎ করাল কুতান্তের ন্যায় বোধ হয়।

রমে কহিলেন, শ্বিগণ। আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিব। আপনারা নির্ভন্ন হউন। রাম ফমুনাতীরবাসী ক্ষাফাণের নিকট এইরূপে অপ্যাকার দ্রাত্যাণকে কহিলেন, বল, তোমাণিগের মধ্যে কে সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিবে? আমি, ভরত বা ধীমান শর্মা কাহার অংশে তাহাকে নিক্ষেপ করিব? থৈৰ্য ও শৌৰ্যসূচক বাকো কহিলেন, আৰ্য! আপনি আমারই অংশে তাহাকে দেন। আমি তাহাকে বিনাশ করিব। শত্র্যা ভরতের এই কথা শ্রনিয়া স্বর্ণাসন পরিত্যাগ ও রামকে প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন, আমাদিগের মধ্যম আর্য অনেক কঠোর কার্য করিয়াছেন। আপনি ধখন অরণ্যবাসী হন্ তথন ইনি আপনার প্রতীক্ষায় হ্দয়ে গাঢ়তর সন্তাপ পোষণপূর্বকি এই প্রেরী শাসন করিয়াছিলেন। ইনি নন্দিগ্রামে দুঃখ-শব্যায় শ্রনপূর্বক অনেক কায়ক্রেশ সহিয়াছেন, ইনি দ্বাদশ বংসর জটাচীরধারী ও ফলম*্লা*শী **ছিলেন। এত কণ্ট** স্বীকার করিবার পর্ আমি আজ্ঞাবহ থাকিতে. ই'হার আর ক্রেশ সহ্য করা উচিত বোধ হয় না।

রাম কহিলেন, বংস! ভাহাই হউক ; তুমি গিয়া এই কার্য সাধন কর : আমি দৈত্য মধ্যুর নগরে তোমায় অভিষেক করিবার ইচ্ছা করি। ভরতকৈ আর

ক্রেশ দেওয়া যদি তোমার অভিপ্রায় না হয় তবে ইনি এই স্থানে বাস কর্ন। তুমি বীর কৃতবিদা এবং রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ। এক্ষণে তুমিই ষম্নাতীরে নগর ও গ্রামসকল স্থাপন ও শাসন কর। বিনি রাজবংশে জিশময়া আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন তাঁহাকে নয়ক ভোগ করিতে হয়। তুমি আমার কথার প্রতিবাদ করিও না। জ্যোষ্ঠের আদেশপালন কনিষ্ঠের অবশ্য কর্তবা। আমি উদ্যোগ করিয়া দেই, তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণের দ্বারা ধ্থাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

বিশান্তিত্বম সর্গা। মহাবীর শন্ত্যা অতিমান্ত লাল্জিত হইলেন এবং মৃদ্ বাক্যে রামকে কহিলেন, আর্য! জ্যেওঁ সত্ত্বে কনিন্টের রাজ্যাভিবেক অধর্ম। কিন্তু আপনার আদেশ অন্প্রভ্যবনীয়, তাহা অবশাই আমার পালন করিতে হইবে। জ্যেওঁ থাকিতে কনিন্টে রাজ্যগ্রহণ করিলে যে অধর্ম হয় তাহা আমি আপনার নিক্ট এবং প্রনৃতি হইতেও শর্নারাছি। যখন মধার আর্য লবণবধ করিবেন ইহা স্বয়ং স্বীকার করিয়া লন সে সময় কোনর্গ উত্তর বা ক্রাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু তংকালে আমার মৃথ দিয়া ঘোর দ্বাক্তি এই দ্বাতি। জ্যেণ্টের কথার প্রতিবাদ করা কনিন্টের কর্তব্য নহে ; ইইছেই অধর্ম ও প্রলোকের হানি হয়। অতএব আপনার কথায় আর কোনর প্রস্কৃত্তির করিব না। করিলে নিশ্চয় আমার অধ্যের দণ্ড সহিতে হইবে। ক্রিল আপনি বাহা আদেশ করিতেছেন আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি। বিশ্ব এই বিষয়ে বাহাতে কোনর্প অধর্ম স্পর্শ না হয় আপনি তাহাই করিয়া

অনশ্তর রাম অতিশর হৈন্ট হইয়া ভরত ও লক্ষ্যণকে কহিলেন, আমি আজই শূর্যাকে রাজ্যে অভিষেক করিব, তোমরা তদ্পধোগী প্রবাসশভার সংগ্রহ করিয়া দেও এবং আমার আদেশে প্রোহিত বেদজ্ঞ ক্ষিক ও মন্ত্রিগকে আহ্বান কর।

অনন্তর সকলে রাজা রামের আদেশমার অভিষেকসামগ্রী আহরণ করিল। এই উপলক্ষে রাজাও করিয়েরা রাজভবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শর্ঘেরর অভিষেক আরন্ড হইল। রাম ও প্রবাসী আর আর সকলে আনন্দ-উৎসব করিতে লাগিলেন। পূর্বে স্রগণের খ্বারা স্বরাজ ইন্দ্র দেবরাজ্যে আভিষিপ্ত হইরা ধেরুপ শোভা পাইরাছিলেন স্বর্সাক্ষরা শরুরাজ ইন্দ্র দেবরাজ্যে আভিষিপ্ত হইরা মেইর্প্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা, স্মির্দ্রা ও কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজ্ঞী নানার্প মঞ্চাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শরুঘেরর অভিষেক স্সম্পন্ন দেখিয়া ষম্নাতীরবাসী খাষিদিগের লবণবধে সংশ্বর সম্পূর্ণই দ্রে হইল। পরে রাম শরুবারে জ্যোড়ে লইয়া মধ্রে বাক্যে কহিলেন, বংস! এই দিব্য শর অমোঘ, তুমি ইহার খ্বারা লবণকে সংহার করিবে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে স্বরাজ্য মধ্র ও কৈটভের বিনাশার্শ তিনি জোধাবিন্ট হইয়া এই শর স্কিট করেন। তিনি এই শরে ঐ দুই দানবকে সংহার করিয়া নির্বিদ্যে লোক স্পিট করিয়াছিলেন। বংস! আমি সমস্ত লোকনাশের ভয়ে রাবণের প্রতি এই শর

প্রয়োগ করি নাই। দেখ, ভগবান রুদ্ধ দৈত্য মধ্যকে শানুসংহারার্থ যে শ্লাস্ত্র প্রদান করেন এখন তাহাতে লবণেরই অধিকার। লবণ আহার সংগ্রহের জন্য যখন দিকদিগদেত ভ্রমণ করে তখন ঐ শ্লা গৃহে রাখিয়া যায়। আর যখন কেহ যুদ্ধাথী হইয়া তাহাকে আহনন করে, তখন সে ঐ শ্লা লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বংস! লবণ নিরুদ্ধ অবস্থায় গৃহপ্রবেশ করিবার প্রবে তুমি সশস্ত্র হইয়া তাহার দ্বার অবরোধ করিয়া থাকিও। সে যখন গৃহপ্রবেশ করে নাই সেই সময় তুমি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহনান করিও। এইর্পে তুমি নিশ্চয় তাহাকে বধ করিতে পারিবে। ইহার অনাথায় তুমি কিছ্তেই কৃতকার্য হইতে পারিবে না। যে সময় লবণ নিরুদ্ধ থাকে আমি তোমাকে ভাহা কহিয়া দিলাম। দেখ, রুদ্রের শ্লামাহাদ্ব্য অতিজম করে কাহার সাধ্য।

চতুঃবণিতকা দর্যা। রাম প্রনর্থার কহিলেন, বংল! এই চার সহস্র অধ্ব, দ্ই সহস্র রথ, এক শত হস্তী সপো লইরা বাও। নগরের মধ্যবতী পথের বণিকেরা পণ্যার গইয়া তোমার অন্যমন কর্ক। নট ও নতকেরা সমাভিব্যাহারে যাক্। তুমি দশালক স্বর্গ ও পর্যাপ্ত বলবাহন লইরা যাত্রা কর। তুমি সৈন্যাদিগকে অর্থানন ও স্নেহবাকের সভতই সম্পূর্ণ রাখিও। বাহাজে তাহারা উপতে না হয় এইর্প কার্য করিও। স্থাতি সৈন্য ন্বারা করিও। বাহাজে তাহারা উপতে না হয় এইর্প কার্য করিও। স্থাতি সৈন্য ন্বারা করিছেন সমস্ত অগ্রে পাঠাইয়া দেও, পরে একাকী শরাসন হস্তে মধ্বনে যাহাজের। তোমার উদ্দেশ্য লবণ যাহাজে না ব্রিক্তে পারে তুমি এইর্পভাবে ক্রিক্তির বাইবে। নিরস্ত্র অবস্থায় অবরোধ ভিন্ন তাহার মৃত্যুর আর উপায় ক্রিক্তির বাইবে। নিরস্ত্র অবস্থায় অবরোধ ভিন্ন তাহার মৃত্যুর আর উপায় ক্রিক্তির বাইবে। নিরস্ত্র অবস্থায় অবরোধ ভিন্ন তাহার মৃত্যুর আর উপায় ক্রিক্তির বাইবে। নিরস্ত্র অবস্থায় তাহারে হস্তে নিশ্চর মৃত্যুর আর উপায় ক্রিক্তির বাইবে। ফ্রিক্তির সময়। সেনাগণ যান্নাতারবাসী ক্ষামিদির্গের সহিত প্রস্থান কর্ক। ইহরে প্রশ্বিসাবসানে যাহাজে গুপ্যা পার হয় তুমি এইর্প ব্যক্ষা কর। পরে গুপ্যাতীরে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া স্বরং সর্বার্থে সশস্তে যাইও।

তখন মহাবীর শত্রা সেনাপতিদিগকে আহ্বানপ্র্বক কহিলেন, কতকগ্রিল স্থান তোমাদিগের বাসের জন্য নির্দিষ্ট রহিল, তোমরা তথার অবিরোধে বাস করিও। শত্রা এই বলিয়া সৈন্য প্রস্থাপনপ্র্বক কৌশল্যা স্মিত্রা ও কৈকেয়ীকে গিয়া অভিবাদন করিলেন। পরে রামকে প্রদক্ষিণ-প্রণামপ্র্বক কাল্যাণ, ভরত ও প্রোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম এবং রামের জান্মতি গ্রহণপ্র্বক বাত্রা করিলেন।

পশ্বৰণ্টিতম সৰ্গ ॥ শত্ৰা সেনাপ্ৰস্থাপনের পর এক মাস অযোধ্যায় থাকিয়া একাকী যুন্ধার্থ যাত্রা করিলেন। পথে দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল। পর্রাদন তিনি মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপাটে কহিলেন, ভগবন্! আমি গা্রা রামের কার্যভার লইয়া এই স্থানে রাত্রিবাস করিবার জন্য আইলাম, কলা প্রভাতে পশ্চিমাভিমাথে বাত্রা করিব।

বালমীকি ঈষং হাস্য করিয়া স্বাগতপ্রশনপূর্বক শনুষাকে কহিলেন, সৌম্য! এই আশ্রম রঘ্বংশীয়দিগের নিজেরই আশ্রম। এক্ষণে ভূমি অসংকৃচিত চিত্তে পাদ্য, অর্থা, আসন প্রতিগ্রহ কর। শনুষা বালমীকির আতিথ্য গ্রহণপূর্বক ফল

৬১ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



ম্ল ভক্ষণে পরিভূপত হইরা কহিলেন, তপোধন! কাহার আশ্রমের নিকট এই বহুকালের যুপাদিযজ্ঞচিত দৃষ্ট হইডেছে? বাল্মীকি কহিলেন, শনুমা! পূর্ব-কালে এইটি যাহার আশ্রম ছিল, কহিতেছি শূন। পূর্বে রাজা সৌদাস নামে তোমাদিগের এক পূর্বপূর্য ছিলেন। তাঁহারই পূর ধার্মিক মহাবীর বীর্যসহ। রাজা সৌদাস বাল্যকালেই মুগয়াপর্যটন করিতেন। একদা তিনি মুগয়াপ্রসংগ দেখিতে পাইলেন, দুইটি রাক্ষস খোর শার্দলের্প ধারণপূর্বক বহুসংখ্য মূগ ভক্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাহারা অসন্তৃত্ট, মৃগ বৃধ করিয়া কিছুতেই মনে তৃতিলাভ করিতেছে না। বনও ক্রমশঃ মৃগশ্ন্য হইফা তাইতেছে। তন্দ্র্তেই রাজা সোদাস
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ দুই রাজনের মধ্যে এক্টিকে বিনাশ করিয়া সহচর অপর্রিটকে
লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তথন ন্বিতীয় ক্রিকা অতিশর অসন্তৃত্ট হইয়া সৌদাসকে কহিল, রে পাপিন্ঠ। তুই বখন আমূদু প্রতিরকে বিনাপরাধে বিনাশ করিলি তখন তোরে নিশ্চর ইহার প্রতিফল ভেন্ত জারতে হইবে। এই বলিয়া সে তথায় অস্তর্ধান করিল। কিরংকাল অতাত হুইরে রাজা সোদাস বার্যসহের উপর রাজ্যভার অর্পণ-পর্বেক এই আশ্রমের সমৃত্যি কুলপ্রোহিত বশিষ্টের সাহাজ্যে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। জিব্যজ্ঞসদৃশ অধ্বমেধ বহুবারে ব্যাপক কাল ধরিয়া অন্যতিত হইতে লাগিল। যজ্ঞাবসানে ঐ রাক্ষ্য প্রবির স্মরণপ্রকি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজা সোদাসকে কহিল, রাজন্! আজ বজ্ঞশেষ হইলে তুমি আমাকে শীঘ্র অবিচারিত মনে আমিষ আহার করাও। তখন সৌদাস বশিষ্ঠর পী রাক্ষসের আজ্ঞামান্র পাককার্যে নিপত্ন পাচকদিগকে কহিলেন, দেখ যাহাতে গ্রুদেব পরিতৃণ্ট হন তোমরা এইরূপ সামিষ স্কাদ্ হবিষ্য শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া দেও। রাজার আদেশমান্ত পাচকেরা তাহা প্রস্তৃত করিবার জন্য বাশ্র হইল। এই অবসরে রাক্ষস পাচকবেশ ধারণ করিল এবং মনুষ্যমাংস পাক করিয়া রাজাকে কহিল, রাজন্ ! আমি এই সাুস্বাদা আমিষ হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়াছি। পরে রাজা সৌদাস ও মহিষী মদয়ন্তী মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঐ হবিষ্যাল আহার করিতে দিলেন। বশিষ্ঠ স্বাদগ্রহণে উহা মনুষ্যমাংস ব্রিঝতে পারিয়া মহালোধে কহিলেন, রাজন্! যথন তুমি আমাকে মন্বামাংস আহার করিতে দিরাছ, তখন তুমিই মন্ধা-মাংসাশী হইয়া থাকিবে। সৌদাসও ক্লোধাবিষ্ট হইয়া জলগণ্ড্ৰ গ্ৰহণপূৰ্বক বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময় রাজমহিষী মদয়ক্তী তাঁহাকে নিবারণপূর্বক কহিলেন, রাজন্! ভগবান বশিষ্ঠ আমাদিগের গ্রেরু, এই দেব-প্রভাব পুরোহিতকে প্রতিশাপ দেওয়া তোমার উচিত হয় না।

তথন রাজা সৌদাস ঐ তেজোবলযুক্ত ক্লোধমর জলে আপনার পাদযুগল সিম্ক করিলেন। উহার বলে তাঁহার পদ কৃষ্ণবর্ণ হইরা উঠিল। তদবিধ ই'হার নাম দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ কুনাষপাদ। অনশ্তর রাজা সৌদাস মহিষীর সহিত বশিষ্ঠকে বারংবার প্রণিপাত করিয়া বিপ্রর্পী রাক্ষস যে এই কান্ড ঘটাইয়াছে তাহা নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠও আম্ল ব্তাশ্ত সম্যক্ ব্রিডে পারিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি ক্রোধে অধীর হইয়া যে-কথা কহিয়াছি তাহা মিখ্যা হইবার নহে। কিন্তু আমি আবার তোমাকে কহিতেছি, দ্বাদশ বর্ষ অভীত হইলে তুমি এই শাপ হইতে মৃত্ত হইবে এবং আমার প্রসাদে এই অভীত ব্তাশ্ত তোমার স্মৃতিপথে কদাচ উপস্থিত হইবে না।

শর্ঘা! রাজা সৌদাস ন্বাদশ বর্ষ শাপকাল অতীত হইলে প্নরায় রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজ্ঞাপালন করিতে লাগিলেন। এই আশ্রমের সমীপে সেই সৌদাসেরই এই পবিশ্ব যজ্ঞকেত্র।

অনশ্তর শন্ত্যা মহর্ষি বালমীকিকে অভিবাদনপূর্বক বিশ্রামার্থ পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

ষট্ যদিওতম সাগা ॥ যে রাতিতে শত্রা বালমীকির আশ্রমে ছিলেন সেই রাতিতেই জানকী দ্ইটি পত্ত প্রসব করিলেন। তখন অর্ধরাতি মুনিবালকেরা বালমীকির নিকটে গিরা কহিল, ভগবন্! রামের পদ্ধী জানকী কুটি পত্ত প্রসব করিয়াছেন। একণে আপনি আসিয়া তাহাদিগের গ্রহনাশক ক্রিমাবধান করিয়া বান। বালমীকি মুনিবালকদিগের নিকট এই শত্তসংবাদ পাইমে তথার আগমন করিলেন। ঐ দ্ইটি দেবকুমারকলপ চল্ফকলাসদ্শ পত্তকে দেখিয়া তীহার ব্যরপ্রনাই আনন্দ হইল।

দেবকুমারকলপ চন্দ্রকলাসদ,শ প্রেকে দেবিয়া তাহার বারপরনাই আনন্দ হইল।
পরে তিনি বালকদিগের ভ্ত ক্রেক প্রভাগ প্রভাগ করা তন্দ্রারা এই রক্ষাকার্য স্ন্দাপম হইল। কুশের অগ্রভাগ ও অব্যোভাগ লইয়া তন্দ্রারা এই রক্ষাকার্য স্ন্দাপম হইল। ঐ যমজ বালকন্দ্রের হুটো যে অগ্রজ্ঞ, বৃন্ধারা তাহার দেহ মন্দ্রপত্ত কুশের অগ্রভাগ ন্বারা মার্জনা করিয়া দিবে, এই জন্য তাহার দেহ কুশের লব অর্থাং অধোভাগ ন্বারা মার্জনা করিয়া দিবে, এই জন্য তাহার নাম লব; বালমীকি এইর্প বাবক্থা করিয়া কহিলেন, এই দ্বই যমজ বালক মংকৃত কুশ ও লব এই নামে খ্যাত হইবে। বৃন্ধারা পবিত্র হইয়া বালমীকির হসত হইতে ভ্তনাশিনী রক্ষা গ্রহণ করিল এবং তাহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। শত্রু জানকার প্রস্বব, বৃন্ধাদিগের এই রক্ষাকার্য, বালক দ্রুটির নাম ও গোত্র এবং রামের কথা অর্থরাত্রে সমস্তই শ্রনিতে পাইলেন এবং সেই পর্ণশালায় শ্রান থাকিয়াই হর্ষভরে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহা কি সোভাগা! কি সোভাগা!

অনন্তর রাত্র শীঘ্র অবসান হইল। শহ্দ্ম প্রভাতে পৌর্বাহ্নিক কার্য অনুষ্ঠানপূর্বক কৃত্যঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাল্মীকিকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনর্বার বাত্রা করিলেন। পথে সাত রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরে তিনি যম্নাতীরে উপস্থিত হইয়া পবিত্তকীতি ক্ষিগণের আশ্রমে গমন করিলেন এবং চাবন প্রভাতির সহিত নানা ক্ষাপ্রসংগে কাল্যাপন করিতে লাগিলেন।

**দ∸ত্যন্তিম দর্গ ॥** রাত্রি উপ্স্থিত। শত্র্যা ভ্গন্নন্দন চাবনকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! লবণের বল কির্প? শ্লাস্ত্র কি প্রকার? দ্বন্দ্রবৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াকে কে এই অস্ত্রে বিনণ্ট হইয়াছে?

চাবন কহিলেন, শূর্মা ! এই লবণের অনেক বীরকার্য আছে, এক্ষণে ইক্ষ্যাকৃ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ বংশীয় মান্ধাতার সহিত যের প ঘটিয়াছিল কহিতেছি, শ্ন। প্রে অযোধ্যায় যাবনাশ্বের পত্রে মান্ধাতা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ত্রিলোকবিখ্যাত ও বলবান। ঐ রাজা সসাগরা পৃথিবী আপন অধিকারে আনিয়া স্বরলোক জয় করিবার জন। প্রস্তৃত হন। মান্ধাতা এই বিষয়ে উদ্যোগী হইলে সাররাজ ইন্দ্র ও সারগণের মনে অতিমাত্র ভয়ের সন্ধার হইন। মান্ধাতার সঞ্চল্প তিনি ইন্দের সিংহাসন ও সমগ্র দেবরাজ্যের অর্ধাংশ অধিকারপূর্বক রাজা হইয়া এবং সূরগণের স্তৃতিগণীত শ্রবণ করিয়া দেবলোকে অবস্থান করিবেন। ইন্দু তাঁহার এই পাপসৎকল্প ব্রুবিতে পারিয়া সান্থবাদপূর্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি মন্খলোকের রাজা, কিন্তু সমগ্র প্রিথবীকে আয়ন্ত না করিয়া সূরলোক অধিকারে প্রয়াসী হইয়াছ। যদি সমগ্র প্থিবী তোমার অধিকারে আসিয়া থাকে তবে ভূতা ও বলবাহনের সহিত <del>স্বচ্ছদে স্বলোকে আধিপত্য কর। মান্ধাতা কহিলেন, স্বররাজ! প্রিথ</del>বীর মধ্যে কোথায় আমার শাসন প্রতিহত আছে? ইন্দু কহিলেন, মধ্বেনে মধ্বে পট্র লবণ নামে এক রাক্ষস আছে। সে তোমার শাসন অবহেলা করিয়া থাকে। এই কথা শ্বনিবামার মান্ধাতা জম্জার অধোমুখ হইয়া রহিলেন। কিছুতেই তাঁহার আর বাক্যফর্তি হইল না। পরে তিনি ইন্দ্রকে আমন্ত্রণপূর্বক অবনতবদনে পৃথিবীতে আগমন করিলেন এবং রোষপরবশ হইয়া লবণকে বুশ্বীভ্ত করিবার জন্য বল-বাহনের সহিত মধ্বনে উপস্থিত হইয়া উহার নিক্সিত প্রেরণ করিলেন। দ্ত গিয়া লবণকে এই অপ্রিয় সংবাদ জানাইল, লব্দুও কোধাবিল্ট হইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিল। তথন দ্তের বহু বিলম্ব দেখিবা কাশাতা কোধাবিল্ট হইলেন এবং লবণকে আক্রমণপূর্বক শরব্ণিট করিতে (**অ)**গলেন। মহাবীর লবণ মান্ধাতার এই দ্বেচণ্টায় হাসিয়া উঠিল এবং তাঁপুরুষ্ঠ দিসেন্যে বিনাশ করিবার জন্য শ্ল গ্রহণ করিব। শ্ল বতেজে দীপামান হো নিক্ষিত হইবামার মান্ধাতাকে বিনাশ করিয়া প্রায়য় লবণের হলে স্পাস্থিত হইল। শত্রা! শ্লের বল অলোক-সামান্য, কাল প্রভাতে বথক জল্প লবণ নিরুষ্ঠ থাকিবে সেই সময় তুমি তাহাকে বধ করিও। জয়শ্রী তোমারই নিশ্চয়। এই কার্য সিম্প হইলে সমস্ত লোকের মশ্যল। রাজন্ ! এই আমি তোমাকে দ্রাম্মা লবণের এবং শ্লের নির্পেম বলের বিষয় কহিলাম। লবণ যখন আহারাথ নিগতি হইবে তখনই তমি তাহাকে বধ করিও।

**অণ্ট্রফিউম সর্গ ॥** রাত্রি শাঁঘ্র প্রভাত হইল। মহাবীর লবণ আহার অন্বেধনের নিমিত্ত প্রেরে ব্যহির হইয়াছে। ইতাবসরে শুরুষা ব্যুনা পার হইয়া শুরাসনহকেও মধ্পত্তের দ্বারে গিয়া দ ভারমান হইলেন। নৃশংসাচারী রাক্ষস দিবা দুই প্রহরে বহুসংখ্যা নিহত জ্বীবজ্বন্তুর দেহভার স্ক্রেধ লইয়া উপস্থিত। মে আসিয়া দেখিল শর্ঘা সশস্তে দ্বারে দন্ডায়মান। কহিল, তুই এই অস্ত্রশস্তে কি করিবি। আমি তোর মত বহ, সংখ্য অস্ত্রধারীকে ক্লোধে ভক্ষণ করিয়াছি। যাহাই হউক, তুই প্রকৃত সময়ে আসিয়াছিস্। রে নরাধম! আমার ভক্ষ্য দুব্য অসম্পূর্ণ আছে। আজ তুই শ্বয়ং আসিয়া কির্পে আমার মুখে প্রবেশ করিলি?

মহাবীর শত্র্যা দ্রাঝা লবণকে এইর্প বাকা প্রয়োগপ্রকি মুহ্মহ্ হাসিতে দেখিয়া যারপ্রনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেরুষ্গল হইতে রোষাশ্র: উদ্ভ : হইল এবং সর্বশরীর **হইতে তেজ নির্গত হইতে লাগিল** ৷ তিনি ক্লেখে ক্ষায়িত হুইয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! আমি যুম্পার্থী, তুই আমার সহিত দ্বন্দ্র-

যুদ্ধ কর। আমি রাজা দশরখের পুত্র, ধীমান রামের প্রাতা, নাম শন্ত্য্য। আমি তোরে বধ করিবার জন্য আসিয়াছি। তুই সকল জীবের শন্ত্, আজ প্রাণসত্ত্বে কদাচ যাইতে পারিবি না।

রাক্ষস হাস্য করিয়া কহিল, রে নরাধম! রাবণ আমার মাতৃত্বসা শ্পণিখার দ্রাতা ছিল, রাম তাহাকে স্টার জন্য বধ করিয়াছে। আমি অবজ্ঞাপ্র ক রাবনের সেই সমস্ত কুলক্ষয় ও বিশেষতঃ তোদিগকে ক্ষমা করিয়াছি। যে-সমস্ত বার জিন্মাছিল, যাহারা জিন্মবে এবং তোদের ন্যায় বর্তমান সমস্ত নরাধমকে বিনাশ করা আমার পক্ষে সামান্য কথা। আমি সকলকেই তৃণবৎ পরাভব করিয়া থাকি। তৃই যুন্ধাথা, আমি অবশাই তোর সহিত্ত যুন্ধ করিব। তৃই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি অস্ত্র লইয়া আসিতেছি। শগুয়া কহিলেন, তৃই প্রাণ লইয়া আর কোথায় যাইবি? যে শগুর স্বয়ং উপস্থিত হয় তাহাকে পরিত্যাগ করা ব্রন্ধিমানের উচিত নহে। যে বাজি নির্বান্ধতাবশতঃ শগুকে অবসর দের কাপ্রেম্বৎ তাহার নিশ্চমা বিনাশ। একশে তৃই এই জীবলোক একবার মনের সাধে দেখিয়া ল। তুই গ্রিলোক ও আমার শগুনু আমি সনুশাণিত শরে এখনই তোরে বমালয়ে প্রেরণ করিব।

একোনসম্ভতিত্ব সর্গ ॥ জবণ শত্তের এই কথ্যে লোধাবিত ইইয়া কহিল, রে পাধন্ড! তুই থাক্ থাক্। এই বলিয়া সে করে কিপরামর্যণ ও দক্তে দক্তে কটকটা শব্দপূর্বক শত্ত্যাকে বল্লার্থা প্রনঃ প্রনঃ প্রকান করিতে লাগিল। তখন শত্ত্যা ঐ ঘোরদর্শন লবণকে কহিলেন, রে প্রকৃতি! তুই যখন অন্যকে বধ করিয়াছিস তখন শত্ত্যা জন্মগ্রহণ করেন নাই ক্রিছি হউক, আজ তুই খামার শরে যমালয়ে ঘাত্রা কর। দেবগণ বেমন রাবণকে বনত দিখিয়া হৃত্য ইইয়াছিলেন সেইর্প আজ বিশ্বান খবিগণ তোকে বিশ্বত দিখিয়া হৃত্য ইউন। তুই আজ আমার শরে সমরশায়ী হইলে গ্রাম নগর্শমত মধ্যলই হইবে। আজ বক্তুম্ব শর আমার বাহ্ববেগে নিগত হইয়া পদ্মমধ্যে স্বর্গিমর নায়ে তোর হৃদয়ে প্রবেশ করিবে।

<mark>অনন্তর লবণ ত্রোধে অধীর হইয়া শত্</mark>রেরের বক্ষে এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শচ্ছা তাহা শতথতে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ধাবণ বৃক্ষ নিত্ফল দেখিয়া প্রনরায় বহাসংখ্য বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শত্রঘাও এফ এক বৃক্ষ তিন-চার শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া উহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন: কিন্তু রাক্ষস কিছুতেই ব্যথিত হইল না। অনন্তর সে হাস্য করিয়া শহুঘের মসতকে এক বৃক্ষ প্রহার করিল। শুরুষা ঐ প্রবল আঘাতে কর্ডরণ প্রসারণপ্রেক মুছিতি হইয়া পড়িলেন। চতুদিকৈ কবি ও দেবগণের তুম্বা হাহাকাররব উথিত হইল। লবণ শনুষাকে বিনষ্ট ব্ৰিয়া সুযোগ পাইলেও গৃহপ্ৰবেশ বা শ্লেগ্ৰহণ করিল না এবং সে উ'হাকে নিশ্চর বিনষ্ট দেখিয়া মৃত পশ্বপক্ষীর দেহভার প্রনরায় স্কন্ধে লইল। এই অবসরে শত্র্ঘা সংজ্ঞালাভ করিয়া সশস্ত্রে প্রনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য এক অমোঘ শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বন্ধ্রম্খ বন্ধ্রবেগ ও পর্বতবং মৃদৃঢ়, উহা স্বতেজে দশ দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। উহার সর্বাধ্য রম্ভচন্দনচার্চত, পর্ব আনত, পত্র স্কুদর এবং প্রয়োগ অব্যর্থ, দেখিলে দানবেন্দ্র পর্বভরাজ্ব ও অস্কুরদিণের গ্রাস জন্ম। ঐ প্রলয়বহ্নির ন্যায় প্রদীশত শর দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ভাতি হইয়া উঠিল। এই অবসরে দেবগণ বাস্তসমস্ত হইয়া সর্বলোকপিতামহ বন্ধার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, আমরা আজ কেন ভীত হইতেছি এবং লোকক্ষয়ই দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



বা কেন হয়? ব্রহ্মা মধ্রে বাক্যে কহিলেন, দেবগণ! শ্নন। আজ মহাবার শন্মা ধ্রেশে দ্র্দানত লবণকে বধ করিবার জন্য শরসন্ধান করিয়াছেন। তোমরা সেই শরের তেজে এইর্প বিমোহিত হইরাছ। ইহা লোকস্রন্ধা বিস্কৃর তেজাময় শর। তিনি মধ্ ও কৈটভকে বধ করিবার জন্য এই শর স্থিত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার শরময়ী প্রাচানম্ভিন। স্করাং বিস্কৃই ইহাকে বিশেষ জানেন। এক্ষণে তোমরা গিয়া লবণবধ স্বচক্ষে দেখ।

অনশ্তর স্রগণ যথায় শন্বা ও লবণের যুন্ধ হইতেছে তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে শন্বার হন্তে প্রলয়বহির নায় প্রদীশত শর দেখিতে পাইলেন। আকাশ দেবগণে আব্ত, তন্দ্টে শন্বা বার সিংহনাদপ্র্ক লবণকে যুন্ধার্থ আহ্নান করিলেন। লবণও জোধে ম্ছিত হইয়া প্নরয়য় উপস্থিত হইল। শন্বা ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণপ্রক লবণের বক্ষে নিক্ষেপ্ ইরলেন। স্রপ্রিজত শর উহার বক্ষ বিদারণপ্রক রসাতলে প্রবেশ করিলেকি। স্রপ্রিজত শর উহার বক্ষ বিদারণপ্রক রসাতলে প্রবেশ করিলেকি। স্বরায় শন্বাের হন্তে শীঘ্র উপস্থিত হইল। লবণ শরােছাতে বল্লাহ্রত স্বতিবং সহসা ভ্তলে পড়িল। এই অবসরে শ্লাম্ন দেবগণের সমকে দেবার র্কি করিয়া শোলা পান সেইর্প লবণকে সংহার করিয়া শোলা পাইতে লাগিকি

সংততিত্ব সর্গ ॥ রাক্ষস নিবিশ বিনন্ট হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যর বাক্যে শূর্যাকে কহিলেন, বংস ! ভাগ্যক্তমে তোমার জয়লাভ এবং লবণ বিনন্ট হইল । এক্ষণে তুমি আমাদিগের নিকট বর প্রার্থনা কর । রাক্ষসবিনাশ আমাদিগের অভিপ্রেত । ফলতঃ আমরা ভোমায় বরদান করিবার জনাই উপস্থিত হইলাম । আমাদিগের দর্শন অমোঘ ।

শন্মা কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, দেবগণ! এই রমণীর মধ্প্রী দেবনিমিত, ইহা শীঘ্র রাজধানী হউক. এই আমার প্রার্থনা। তথন দেবগণ প্রতিমনে কহিলেন, বংস! এই প্রী ধীরসৈনাসংকুল রাজধানী হইবে সন্দেহ নাই। এই বলিরা তাঁহারা দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর শত্রাের আদেশে সেনাসকল মধ্প্রত্তীতে উপস্থিত হইল। শত্রা
শ্রাবণ মাস হইতে তথার বর্সতি বিস্তার করিতে লাগিলেন। রুমণ দ্বাদশ বংসর
হইতে চলিল। শ্র সৈনাগণের সান্নবেশে ঐ নিক্ষণ্টক প্রদেশ গ্রামনগরে শােভিত
হইল। ক্ষেত্রসকল শস্যবহ্ল, মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, সকলেই
নারােগ ও শ্রা যম্নাতীরে ঐ প্রত্তীর সংস্থান অর্ধচন্দ্রকার হইল। উৎকৃষ্ট
গ্রু, চম্বর ও আপণশ্রেণী দ্বারা চতুর্দিক উন্জ্বল। চাতুর্বর্ণের লােক গিয়া
তথার বর্সাত করিতে লাগিল। উহা বােণজ্যের কোলাহলে প্রণ। প্রে লবণ
যে-সম্পত গ্রু প্রস্তুত করিয়াছিল শত্রা তৎসম্দ্র স্থাবেল ও নানাবর্ণে
চিত্রিত করিয়া নগরের শােভা বর্ষন করিলেন। স্থানে স্থানে রমণীর উদ্যান
ও বিহারস্থান। স্মান্ধশালী শত্রা এই ধন্ধান্যপূর্ণা প্রত্তী দেখিয়া যারপরনাই
দ্বিষ্যার পাঠক এক ইও! ~ www.amarbol.com ~

প্রতি হইলেন। এই মধ্পরেরী সংস্থাপন করিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল, এই সময় একবার আর্য রামের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসি।

**একসম্কৃতিভয় সর্গা ম** দ্বাদ্শব্বে শত্রুষা সামান্যমার ভূতা ও সৈন্য লইয়া অষোধ্যায় যাইবার জন্য প্রস্তৃত হইলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতিদিগকে সমভিব্যাহারে প্রপ্রা অন্যবশ্যক। তিনি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া অধ্য ও একশত রথের সহিত যাত্রা করিলেন এবং সাভ-আটটি নির্দিন্ট পান্থনিবাস অতিক্রম করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইজেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহর্ষির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি পাদ্য ও অর্থ্যাদি ন্বারা উ'হার আতিথ্যসংকার क्रिल्निन। উভরের নানার্প স্মধ্র ক্থাপ্রসপ্য হইতে লাগিল। বালমীকি লবণবধসংস্তান্ত কথা উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, বংস! তুমি লবণকে বধ করিয়া অতি দৃষ্কর কার্য করিয়াছ। এই রাক্ষস বলবাহনের সহিত অনেক রাজাকে বিনাশ করিয়াছে। তুমি অবলীলাক্রমে ঐ পাপকে নণ্ট কুরিয়াছ। তোমারই বলে জগতের ভয় দ্রে হইয়াছে। রাবগবধ অতিযক্তে সংগ্রহণ হয় কিন্তু এই দ্বুন্দর লবগবধ অফর বা অবলীলায় ছইয়াছে। এই ক্যুক্তি দেবগণের প্রণিত ও সমস্ত জাবের প্রাতি; ইহা দ্বারা জগতের একটি ব্রস্থাই প্রিয়সাধন হইয়াছে। আমি দেবসভায় বসিয়া এই ব্যাপার যথাবং স্ফিন্টেই শ্র্নিয়াছি। ইহাতে আমারও আনন্দ। একণে আইস, আমি তোম্বি, মন্তব্যস্থাণ করি, দ্বেহের ইহাই পরম লকণ। এই বলিয়া মহার্য বালমুটি স্থান্ত্র্যার মুহতকাল্লাণ করিলেন এবং সমুহত অনুগামী লোকের সহিত আহার আতিথা করিলেন। খাষ রামচরিত রচনা করিয়াছেন। ভোজনানেত শুনি প্রতি তারতগাঁতি প্রবণ করিতে লাগিলেন। ঐ মধুর গাঁত বাণাধন্নসম্মিতলয়ে অনুগত, বক্ষ কণ্ঠ ও তালা এই তিন স্থান হইতে ষথাবং উচ্চারিত, সংস্কৃত বাক্যবন্ধ, কাব্যলক্ষণ ও গাতিলকণসঞ্চাত ও তালযুক্ত। শনুষ্ম ঐ সময় এই রামচরিত-গাঁতি আনুপ্রিক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইহার প্রত্যেক অক্ষর সতা, পূর্বে যেরূপ ঘটিয়াছিল ইহাতে তাহার কিছুমাত্র স্থালিত হয় নাই। শত্রুঘাের নেত্রযুগল বাম্পপূর্ণ। তিনি মুহুত্কাল বিচেতনপ্রায় হইয়া বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যদিও ঘটনাগুলি প্রেরে কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন বর্তমান। তাঁহার অনুযাগ্রিকেরা এই গান শ্বিয়া অধোম,খে দীনভাবে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! সৈনিকেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, এ কি! আমরা কোখার! ইহা কি স্বশ্ন! আমরা পূর্বে যাহা প্রতাক্ষ করিয়াছি এই আশ্রমপদে তাহাই শ্রনিলাম। এই গীতিবন্ধ আমাদের কি স্বশ্নে অনুভূত? সৈনিকেরা এইর্প বিস্মিত হইয়া শ্রুঘাকে কহিল, রাজন্ ! আপনি মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা কর্ন, এই গাঁতির রচয়িতা কে? শতুঘা কহিলেন, সৈনাগণ! মহর্ষিকে এইর্প জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হয় না। ই'হার আশ্রমে এইরূপ অনেক অভ্নত কান্ড ঘটিয়া থাকে কিন্ত কোত্রেলের বশবতী হইয়া তাহার অনুসন্ধান করা উচিত হয় না। শ্রুঘা সৈনিক্দিগকে এইরূপ কহিয়া মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্বক নিদিণ্টি পর্ণশালায় বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

শিবসংভতিতম সর্গা। ঐ রারিভে শর্মের আর নিদ্রা হইল নাং তিনি ঐ মধ্র গীতের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। রারি শীঘ্রই প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক কৃতাঞ্জালিপ্রটে ৰাল্মীকিকে কহিলেন, তপোধন! আজ্ঞা কর্ন, আমি এক্ষণে অনুষ্ঠিকগণের সহিত রামদর্শনার্থে যারা করি। মহর্ষি বালমীকি

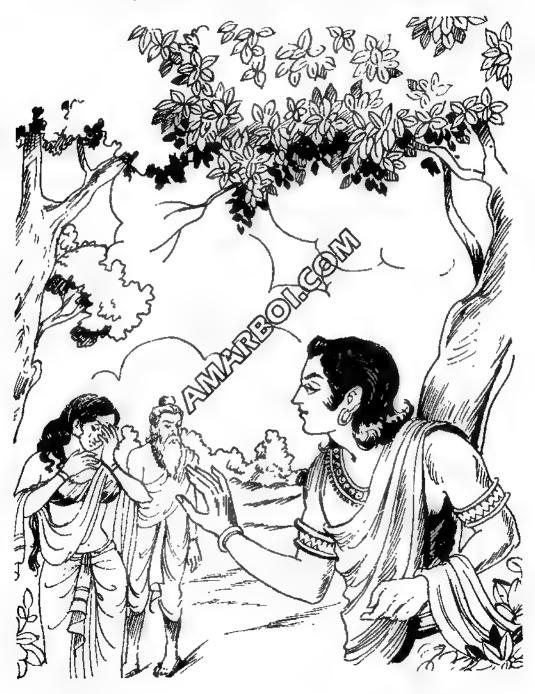

সদ্দেহ আলিশ্যনপূর্বক তাঁহাকে যাইবার অনুমতি করিলেন। রখ স্কাচ্ছত। শত্বা মহার্যকে অভিবাদন ও রখে আরোহণপূর্বক রামদর্শনের উৎস্কো দ্রতবেগে অযোধ্যার উপনীত হইলেন এবং প্রপ্রবেশপূর্বক রামের নিকট গমন দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিলেন। দেখিলেন, প্র্চিন্দ্রস্করে রাম স্বলগমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় মন্ত্রিমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। শত্রুঘা ঐ দিব্যকান্তি মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার আদেশ সম্যক্ পালন করিয়াছি। পাপাত্মা লবণের বিনাশ এবং মধ্পুরীতে লোকজনের বসবাস হইয়ছে। কিন্তু এই দ্বাদশ বংসর হইল আমি আপনাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি প্রসল্ল হউন, আর আমি আপনাকে ছাড়িয়া মাতৃহীন বংসের ন্যায় বহুদিন প্রবাসে থাকিতে ইচ্ছা করি না।

তথন রাম শত্রাকে আলিজানপ্রেক কহিলেন, বংস! দুর্ছিথত হইও না। ইহা ক্রিয়ের কান্ধ নহে। প্রবাসে কালক্ষেপ করিতে ক্রিয়েরা কদাচ বিষম হন না। ক্রার্থমান্সারে প্রজ্ঞাপালনই রাজার কর্তবা। এক্ষণে তোমায় স্বনগরে যাইতে হইবে, তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সমরে সমরে অযোধ্যার আসিও। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিরতর, রাজ্ঞাপালন তোমার ব্রবশ্যকরণীয়। অতএব তুমি সাত রাহ্নি আমার সহিত বাস কর, পরে বলবাহনের সহিত মধ্প্রীতে বাইও।

শর্মা দানবাক্যে রামের কথার সম্পতি প্রদান করিলেন এবং তাঁহার আদেশে সাতরারি অযোধ্যায় বাস করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তৃত হুইলেন। পরে রাম লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমন্ত্রণপূর্ব করেথে আরোহণ করিলেন সক্ষ্মণ ও ভরত পদরক্ষে কিয়ন্দর্ব তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনিক মুন্ধ্রীর অভিম্থে যাইতে লাগিলেন।

হিস্তিভিড স্থা । রাম শর্বভিত প্রথাপনপ্র্বক রাজ্যপালনে ব্যাপ্ত হইয়া দ্রাভ্গণের সহিত সুথে জারাকী করিতে লাগিলেন। একদা কোন এক বৃশ্ধ দ্রাদ্ধা একটি মাত উলেকিক স্ক্রমা ব্যাস্থাক ব্লাহ্মণ একটি মৃত বলেক্স্লেলইয়া রাজ্ঞাব্দরে উপস্থিত। ব্লাহ্মণ পরেন্দেহ ও দ্বংখে কাতর হইম্ম বারংবার হা পরে! হা পরে! বলিমা রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হা। আমি পূর্বজন্মে কি দুম্কর্ম করিয়াছিলাম। কোন্ দুম্কর্মের ফলে আমি এই একমাত্র পত্রেকে হারাইলাম। হা বংস! তুমি অপ্রাণতবৌবন বালক, সবে মাত্র পণ্ডদশবরুক, তুমি আমায় ফেলিয়া অকালে কোথায় চলিয়া গেলে? আমি ও তোমার জননী আমরা উভরে তোমার শোকে অলপ দিনের মধ্যে দেহপাত করিব। আমি যে কখন মিখ্যা কহিয়াছি, কি কখন কাহার অনিষ্ট করিয়াছি, কি কোনও জীবের কোনরূপ হিংসা করিয়াছি, ইহা তো স্মরণ হয় না। হা! আজ কোন্ দ্যুক্মের ফলে আমার এই বালক পত্র পিতৃকার্য না করিয়া মৃত্যুম্থে পতিত হইল। রাজা রামের রাজে কাহারো যে অসমরে মৃত্যু হর আমি ইহা কখন দেখি নাই ও শহুনি নাই। কিল্তু যখন তাঁহার রাজ্যে বালকের মৃত্যু হইল তখন নিঃসন্দেহ তাঁহারই কোন ঘোর পাপ আছে। হা! অন্য রাজার অধিকারে বালকের এইরূপ ঘটে না। রাম! এই বালক কালগ্রাসে পতিত, তুমি ইহাকে হ্বীবিত কর। অ্যাম আব্দ্র ভার্যার সহিত অনাথের ন্যায় এই রাজন্বারে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! তুমি রক্ষহত্যাপাপে লিম্ভ হইয়া স্থৌ হও এবং দ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘায়, লাভ কর। আমরা এতাবংকাল পর্যস্ত তোমার রাজ্যে সুথে ছিলাম কিন্ত এখন আমরা মৃত্যুর বশবর্তী, স্বতরাং এক্ষণে তোমার রাজ্যে আমাদের সামান্যই সূখ। যখন বালকের অল্ডক রাম রাজা তখন মহাত্মা ইক্ষবাকুর এই রাজ্য নিশ্চয়, অরাজক। অসম্যক্ প্রতিপালিত প্রজারা রাজার দোষেই নন্ট হইয়া দুনিয়ার পাঠক এক ইও! ~ www.amarboi.com ~



থাকে। রাজা অসন্তরিত হইলে প্রজার অকালমৃত্যু হয়। অথবা বোধ হয় গ্রাম ও নগরের অধিবাদীরা নানার্প পাপ আচরণ করিছেছে এবং সেই সমস্ত পাপের বথোচিত প্রতিবিধানও হইতেছে না, তম্জনাই স্ভিন্তঃ প্রজাদিগের এই অকাল-মৃত্যু উপস্থিত ইইয়াছে। আর গ্রাম ও নগরে সাপের বে কোনর্প প্রতিবিধান ইইতেছে না তাহাও নিশ্চয় রাজদোষ। সেই সাজদোবেই আজ আমার এই বালক বিন্দুট হইয়াছে।

জনপদবাসী রাহ্মণ এইর প ব্রেক্ত বারংবার রামকে ভর্পনা করিয়া দুঃখিত-

মনে মৃত বালককে লইয়া রাজুস্থিয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চড়ুঃসম্ভতিতম সর্গা। রাম রাক্ষণের এই সকর্ণ বিলাপ শ্নিতে পাইলেন এবং অতিমার দুঃখিত হইয়া মন্তিগণ, বন্দিন্ত, বামদেব ও পরেবাসীদিগের সহিত **দ্রাতৃগণকে আহ**্বান **করিলেন। তাঁহার** আহ্বানে বশিষ্টের সহিত মার্কক্ষেয়, মৌশাল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যারন, জাবালি, গোতম ও নারদ এই অণ্ট খবি উপস্থিত। ই'হারা আসিরা দেবকুম্প মহারাজ রামকে জরাশবিবদে সম্বর্ধনান পূর্বক আসনে উপবিষ্ট ইইলেন। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন এবং মন্তিগণের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। অনস্তর সকলে দ্বীতজ্যোতিতে স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট আছেন, এই অবসরে রাম দীনমনে কহিলেন, একটি রাহ্মণ মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া রাজন্বারে উপস্থিত। আপনারা বলনে, কেন এই বালকের অকালমাত্যু হইল। নারদ কহিলেন, রাজন্! যে কারণে এই বিপ্রবালক অকালে বিনন্ট হইরাছে বলি, শনে, শনেরা ধাহা কর্তব্য হয় কর। সভ্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন। তখ্বাতীত অন্য জাতির তর্ম্ববিষয়ে কদাচ অধিকার ছিল না। ঐ সত্যযুগে তপস্যার বিলক্ষণ প্রাদহিতাব, রাক্ষণেরা সর্বপ্রধান এবং লোকসকল অজ্ঞানতার আবরণশ্না। অকালমৃত্যু কাহাকেও স্পর্শ করিত না এবং সকলেই দীর্ঘদশী ছিল। সত্যের পর ত্রেতাযুগ। এই সময়ে মনুষ্যের ব্রহ্মে আত্মবৃদ্ধি শিখিল হইয়া যায়, তামিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান এবং ক্ষান্তিয়ের জন্ম। সত্যয**়**গে তপস্যার **কেবল ৱাহ্মণেরই অধিকার, ত্রেতার তাহা ক্ষ**রিয়সাধারণ হইল।

রেতায**ুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষ**তিয় উভয়েই তপঃপরায়ণ <mark>হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সত্যের</mark> মানব এই যুগ অপেক্ষা প্রভাব ও তপস্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। সত্য ও ত্রেতা এই দ্বই যুগের মধ্যে সত্যযুগে রাহ্মণ তপ ও প্রভাবে উৎকৃষ্ট এবং ক্ষাত্রিয় ন্যান ; কিন্তু রেভায় ঐ উভয় বর্ণই তপ ও প্রভাবে সমান। মন্বাদি ঋষিগণ এই য**ু**গে রান্ধণীদগের ক্ষরিয় অপেক্ষা কিছু বিশেষত্ব না দেখিয়া চাতুর্বপেরে সম্মত মর্যাদ্যম্পাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই যুগে বাগাদি ধর্ম বহুলপরিমাণে অন্যুক্তিত হয়, ধর্মকার্যসাধনে কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না এবং ধর্মের চর্চা যথেণ্টই হইত। এই অবস্থায় চতুম্পাদ অধর্ম পাদমায়ে পৃথিবীতে আবিভণ্ডি হয়। অর্থাৎ রক্ষজ্ঞানের অভাব এবং বাগাদি ধর্মের অবতারণাহেতু পাদমারে অধর্মের স্থি ইইর্য়াছল। অধর্মের আগ্রয় লইলে তেজের হ্রাস ইইবে। এই মুগে তাহাই ছিল। পূর্বে সভাব্তে রজেগের্থমূলক যে জাীবিকা মলবৎ অত্যন্ত ত্যাজ্য ছিল তাহার নাম অণ্ত (কৃষি)। অধর্ম সেই কৃষিরূপ এক পদে প্থিবীতে আবিভ**্**ড হয়। অর্থাৎ সভ্যব্ধে অপ্রবন্ধেপ**লব্ধ** ফলম্লেমার লোকের প্রথাতে আবিভাত হয়। অথাৎ সভাবাসে অপ্রবাস্থান ফলমালার লোকের আহার ছিল। অধর্মের এই কৃষির্প এক পদে প্রথিবীতে অবস্থাননিবন্ধন লোকের আয়া সভাবাগ অপেক্ষা স্থাস হইয়া আইতে। অধর্ম এইর্পে প্রভাব বিস্তার করাতে লোকসকল যাগযজ্ঞাদি শাসক্ষের অনুষ্ঠান করিত এবং তাহারই বলে সভায়মপিরায়ণ হইত। অথাৎ বালিযজ্ঞাদি শ্বারা চিন্তশান্ধি এবং দেহে আত্মবান্ধি নল্ট হওয়াতে তাহারা বিভাগনি আধিকারী হইত। তেতাবাংগে রাজ্মণ ও করিয়ের তপস্যায় অধিকার স্থাসনি বিশা ও শাদুকে অধিকার করে, কিস্তু বৈশা কৃষিপ্রবৃত্ত হওয়াতে রাজ্মণ ও করিয় এই দেই বর্ণের এবং শাদু রাজ্মণ, ফরিয় ও বৈশা এই তিন বাংকিই সেবা করিত। অনন্তর তেতায়াগে অণ্তর্প অধ্যার পাল বিশা ও ক্রিকে অধিকার করিলে প্রবিণ রাজ্মণ ও ক্রিমের সজ্যের থবা করিয়া বাহা। এই সময় অধ্যা সম্ভাব প্রতিষ্ঠি পাল প্রথিবীতে প্রভাব থর্ব হইয়া যায়। এই সময় অধর্ম সমতার্প দ্বিতীয় পাদ প্থিবীতে নিক্ষেপ করে এবং স্বাপর **য**ুগের উৎপত্তি হয়। এই স্বাপর যুগে অধর্ম ও অণ্ড বর্ষিত হইয়াছিল এবং তপস্যা বৈশ্যবর্ণকে অধিকার করে। ফলতঃ সত্য, তেতা ও স্বাপর এই তিন যুগে তপস্যা ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে আশ্রয় করিয়াছিল। কিল্ডু এই তিন যুগে শুদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই। এই নীচ বর্ণ ভবিষ্যতে ঘোরতর তপস্যা করিবে। কলিয়্গই ডাহার প্রকৃত সময়। শুদুজাতির ম্বাপরে তপস্যা করা অতিশর অধর্ম। সেই শুদু আজ নির্ব ক্লিডাবশতঃ তোমার অধিকারে তপস্যা করিতেছে। সেই জন্য এই বিপ্রবালক অকালে কালগ্রাসে পাতিত হইয়াছে। যে নির্বোধ রাজার অধিকারে প্রজা অনর্থকর অধর্ম বা অকার্য করে সে এবং সেই রাজা উভরেই শীপ্ত নরকম্থ হন, সন্দেহ নাই। যে রাজা ধর্মান,ুসারে প্রজাপালন করেন তিনি স্বর্যধকারম্প সকলের অধ্যয়ন তপস্যা ও প্রণ্যের ষণ্ঠভাগ প্রাণ্ড হন। যিনি ষণ্ঠ ভাগের ভোস্কা তিনি কেন প্রজাপালন না করিবেন। অতএব মহারাজ! ভূমি স্বাধিকৃত সমস্ত দেশ অনুসন্ধান কর। খথায় দুক্কর্ম দেখিবে তাহার দমনে চেণ্টা কর। এইর্প হইলে তোমার ধর্মাবৃদ্ধি ও মনুষ্যের আয়ুর্বৃদ্ধি হইবে এবং এই বিপ্রকুমারও পুনর্বার জীবন লাভ করিবে।

পঞ্চলততিতম দর্গ ৷৷ মহারাজ রাম মহর্ষি নারদের এই সমুমধুর কথা শ্রনিয়া অতিশয় হাট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! তুমি গিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দেও এবং বিপ্রবালকের দেহ উৎকৃষ্ট গল্খদুবা ও সংগৃদ্ধি তৈলে সিক্ত করিয়া তৈলদ্রোণিতে রক্ষা কর। সন্থি-বিশেল্য ও বিকৃত হইয়া যাহাতে দেহ নশ্ট না হয় এইরূপ করিয়া রাখ। রাম লক্ষ্যণকে এইরূপ কহিয়া মনে মনে প্রুণককে স্মরণ করিলেন। স্বর্ণখচিত প্রুপক তংক্ষণাং উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিল, রাজন্ ! এই আপনার বশ্য ও কিঁককর উপস্থিত। তখন রাম দ্রাতা ভরত ও লক্ষ্যণকে নগররকার ভার দিরা মহবিদিগকে প্রণামপূর্বক সশন্তে প্রত্পকে আরোহণ করিলেন এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধানপ্র্কে পশ্চিমদিকে ষাইতে লাগিলেন। তথায় অল্পমান্তও দুড্কার্ব দেখিতে না পাইয়া হিমাদ্রি-পরিবেণিটত উত্তর্মিকে এবং তথা হইতে প্রেদিকে গমন করিলেন। দেখিলেন, ঐদিক নিষ্পাপ, তথাকার আচার বারপরনাই পরিশৃন্থ। পরে তিনি দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, শৈবল পর্বতের উত্তর পাদের্ব একটি সাপ্রশস্ত সরোবরের তারে কোন এক তাপস ব্রক্ষে লম্বমান হইরা আছেন এবং তিনি অধোম থে অতিকঠোর তপদ্যা করিতেছেন। তন্দুন্টে রাম তাঁহার সন্মিহিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তাপস! তুমি ধনা, বল, কোন্ বোরিক্তে জিন্সয়ছ। আমি রাজা দশরথের পার রাম। কোত্হলের বশবতী হইরা কেনার এইরপে জিজ্ঞানিলাম। কি তোমার অভান্ট, ন্বগলাভ বা আর কিছু সিন্সের জন্য ত্মি অন্যের দান্তর এইরপে কঠোর তপস্যা করিতেছ। তুমি রাজ্যতাল দা্রার ক্ষতির, বৈশ্য না শা্র স্বত্য কহিও।

ৰট্লপততিতম লগ ॥ তাপস্তিলে, রাজন্! আমি শ্রেবোনিতে জন্মিয়াছি। এইর্প কঠোর তপস্যা শ্রেষ্ট্রসশরীরে দেবছলাভ করা আমার ইচ্ছা। যখন আমার দেবছলাভের ইচ্ছা তখন নিশ্চর জানিও আমি মিথাঃ কহিতেছি না। আমি শ্রেজাতি, আমার নাম শশ্বক।

তাপদ এইর্প কহিবামার রাম দিবাদশন ঋষা নিন্দোষিত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। শাদ্র শন্ত্রক নিহত হইলে স্রেগণ বারংবার রামকে সাধ্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বার্ষহযোগে স্বান্ধি প্রেপ চতুর্দিকে বর্ষিত হইতে লাগিল। স্রেগণ যারপরনাই প্রতি হইয়া রামকে কহিলেন, রাম! তুমি দেবগণের প্রিরকার্য সাধন করিলে। এক্ষণে তোমার বের্প ইচ্ছা আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর। এই শ্রে তোমারই জন্য দেবছলাত করিতে পারিল না। ইহাই আমাদিগের

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন ইন্দুকে কহিলেন, স্বরাজ। যদি আপনাবা আমার প্রতি প্রসম হইয়া থাকেন ভাহা হইলে সেই বিপ্রকুমার প্নর্বার জীবিত হউক; এই আমার অভীষ্ট বর। সে আমারই দোষে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, আপনারা ভাহার প্রাণদান কর্ন। আমি ভাহাকে প্নজীবিত করিব রাম্মণের নিকট এইর্প অংগীকার করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের প্রসাদে তাহা সতাই হউক।

স্বাগণ প্রতি হইয়া কহিলেন, রাম! আশ্বস্ত হও, আজ সেই বিপ্রকুমার প্রজাবিন লাভ করিয়া বন্ধ্বগণের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই শ্রু তাপস যে ম্হ্তে নিহত হইল সেই ম্হ্তেই সে জাবিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মংগল হউক, আমরা চলিলাম। আমরা মহর্ষি অগদেতার আশুমপদে যাইব। আজ দ্বাদশ বংসর হইল তিনি জলশ্যা আশ্রয় করিয়া আছেন। এক্ষণে তাঁহার দীক্ষকোল সমাণত। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য তাঁহার নিকট যাইব। রাম! আমাদের অনুরোধ তুমিও তাঁহার দর্শনাথী হইয়া আমাদের সমাভিব্যাহারে চল।

অনন্তর রাম স্বাগণের বাক্যে সম্মত হইয়া কনকখচিত বিমানে আরোহণ করিলেন। দেবতারা অগ্নেতার আশ্রমোন্দেশে স্ব-স্ব বানবাহনে চলিলেন। রামও তাঁহাদের অন্গ্রমন করিতে লাগিলেন। পরে ধর্মান্মা অগস্তা দেবগণকে উপস্থিত দেখিয়া নিবিশৈষে তাঁহাদিগকে প্রা করিলেন। ভাঁহারাও উংহাকে প্রতিপ্রা করিয়া হুন্ট্যনে দেবলোকে চলিলেন।

দেশতারা প্রস্থান করিলে রাম প্রশক হইতে অবতার্ণ হইলেন এবং মহার্য অগন্তের পাদবদনা করিলে। অগস্তা ব্রহ্মতেজে প্রদাশত। রাম তংপ্রদত্ত আতিথা গ্রহণপ্রক আসনে উপরিক্ট হইলেন। তথন মহাতপা অগস্তা করিলেন, রাম! তুমি আমার ভাগ্যবলে উপস্থিত। কেমন, সুখে আসিয়াছ ত? তুমি নানার,প উৎকৃষ্ট গ্লে আমার মাননার এবং অতিথি বলিয়া প্র্লনীয়। তোমার কথা সর্বদাই আমার স্মৃতিপথে জাগর্ক। দেবতাদিশ্বর নিকট শ্লাকাম তুমি শ্লে তাপসকে বিনাশ করিয়া আসিয়াছ। তুমি ধর্ম কর্মার রিপ্রকুমারকে প্রক্ষাণিত করিয়াছ। একণে তুমি আমার ক্রিলাম রাত্রিয়াপন কর। তুমি প্রামান নারায়ণ। তোমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সকল দেবতার প্রভ্ এবং নিত্য প্রশ্ব। তুমি আজ রাত্র স্কৃতি প্রশক্তে আরোহণপ্রক স্বনগরে যাত্রা করিও। দেখ, এই সমস্ত অক্তর্মে দেবাশিকণী বিশ্বকর্মার নির্মিত। ইহার গঠন অতি চমংকার এবং ইহা ক্রিজে উল্জ্বল। তুমি ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে আমি সন্তৃত্ব হইব। এই অক্তর্মক প্রে কেহ আমাকে দান করিয়াছিল। দত্ত বস্তুর প্রনায় দান মহাক্রিজনক। অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর। এই আতরণ ধারণ করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থ। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণকে উন্ধার করিতে পার এবং সকলকে সর্বপ্রকার মহৎ ফল প্রদান করিতে পার। অতএব আমি তোমাকে আভরণ দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্ ! প্রতিগ্রহে রাজণেরই অধিকার, ক্ষাত্রিয়ের ত'হা নাই ; প্রত্যুত ইহা তাহার পক্ষে বারপরনাই ঘ্ণার বিষয়।

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! পূর্বে বিপ্রপ্রধান সভাষ্ক্রে প্রজাগণের ফেহ রাজা ছিল না। ইন্দ্র স্বরগণের রাজা ছিলেন। তখন প্রজারা রাজার জন্য রাজার নিকট গিয়া কহিল, ইন্দ্র দেবগণের রাজা, এক্ষণে আমরা ষাঁহাকে প্রজা করিয়া নিল্পংপ হইতে পারি আপনি এমন কোন এক মন্ব্যকে আমাদিগের রাজা করিয়া দিন। আমরা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে রাজা ব্যতীত আর প্থিবীতে বসবাস করিব না।

অনশ্তর ব্রহ্মা লোকপালগণকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তোমরা স্ব-স্ব তেজের অংশ প্রদান কর। লোকপালগণ ব্রহ্মার অন্রোধ্য স্ব-স্ব তেজ হইতে অংশ প্রদান করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা একবার হাঁচিচাছিলেন। ইহা হইতেই রাজার উৎপত্তি হয়। হাঁচির নাম ক্ষুপ। এই জন্য ঐ রাজার নাম ক্ষুপ হইল। ব্রহ্মা লোকপালগণের নিকট তুলা অংশ লইয়া রাজা ক্ষুপে তাহার সমাবেশ কবিয়া দিলেন। ক্ষুপ ঐন্দ্র অংশে পৃথিবী অধিকার, বার্ণ অংশে শরীর পোষণ, কৌবের অংশে বিত্তাধিপতা এবং ব্যাংশে লোকশাসন করিতে লাগিল। অতএব রাম! তুমি আমার উন্ধার ক্রিবার জন্য ঐন্দ্র অংশে এই আভ্রেণ প্রতিগ্রহ কর। তোমাব

মঞাল হউক।

রাম মহার্য অগশ্রের নিকট স্থের ন্যায় প্রদীশ্ত বিচিত্র আভরণ গ্রহণ করিলেন। কহিলেন, তপোধন! এই স্নিমিতি দিব্য আভরণ অতি অভ্যত। আপনি ইহা কোধায় পাইয়াছিলেন? কে আপনাকে দিয়াছিল? আপনি অত্যাশ্চর্য বস্তুর পর্মানিধি। কোত্রলপ্রয়ক্ত আমি আপনাকে এইর্প জিজ্ঞাস্য করিলাম।

বশ্বন্ধতিতম লগ ॥ অগস্ত্য কহিলেন, রাম! শ্ন । ত্রেভাষ্টে একটি বহ্নিবস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। উহা চতুর্দিকে শতযোজন বিস্তৃত। আমি সেই নিজনি অরণ্যের একদেশে তপদ্যা করিতাম। একদা আমার ঐ অরণ্য পর্যটন করিবার ইছা হইল। আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ বন যে কির্পু নিবিড় তাহা নির্দেশ করা বড় কঠিন। উহার মধ্যে ধোজনপ্রমাণ একটি সরোবর ছিল। সরোবরে পশ্মনকল প্রস্ফুটিত, শৈবলের সম্পর্ক নাই এবং উহা অত্যন্ত স্থাবহ নির্মাল ও স্থির। আমি উহার নিকট বহুকালের একটি পবিত্র তপোবন দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহাতে তাপদ্য নাই। আমি সেই তপোবনে প্রশিক্ষকালীন রাহি স্থেম যাপন করিলাম এবং প্রভাতে গারোখান করিরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন উদ্দেশে ঐ সরোবরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, উহার ব্যক্ষকালীন রাহি স্থেদহের দিবাকানিত দর্শনে বিশ্বমাবিক হইলাম এবং অপ্যক্ত লাগিলাম। ক্ষপকাল পরে তথার এক আশ্চর্যদর্শনি দিবাবিমান উপস্থিত তিহা হংসবাহিত ও মনোবংবেগগামী এবং স্কুল্যা। দেখিলাম, ঐ বিমানে ক্রিল্যা স্বর্ষ বিরাজমান। বহুসংখ্য অস্বরা বেশভ্রার সন্দ্রিত হইলাম এই তিহার সেবার নিব্র আছে। ঐ সমন্ত প্রশ্বের ক্রিলাচনা অস্বর্যাদিসের ক্রিয়া কেহ গতি, কেহ বাদ্য, কেহ ন্ত্য করিতেছে। এবং কেহ বা স্বর্ণদেওমিক জ্যোৎস্নাধ্বল মহাম্লা চামর ঐ প্রব্রের মুখ্যমণ্ডলে বীজন করিতেছে।

ঐ স্বর্গবাসী দিবাপ্রের্থ স্বর্ণসিংহাসন পরিতাগিপ্র্র্বক আমার সমক্ষে
বিমান হইতে অবতীর্ণ ইইলেন এবং ঐ সরোবরতীরঙ্থ স্থালতন্ মাতের মাংস
আহার করিতে লাগিলেন। তিনি ইছান্রেপ মাংস আহার করিয়া সরোবরে
আচমন করিলেন এবং প্নের্বার বিমানে উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তথন
আমি ঐ দেবতুল্য প্রের্থকে জিল্লাসিলাম, বল তুমি কে? আর এই ঘ্ণিত
শ্বমাংস কেন আহার করিলে? তোমার এইর্প আহার এবং এইর্প দেবতুল্য
ভাব এই উভয়ের একঃ সমাবেশ দেখিয়া আমি বস্তুতঃই বিস্মিত হইয়াছি।
অতএব বল, প্রকৃত কথা কি। এই মৃতের মাংসাহার তোমার স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া
আমার বোধ হইতেছে না।

ক্ষণ্টসত্তিতম সর্গ ॥ তখন ঐ ত্বগাঁর প্রের্থ কৃতাঞ্জলিপ্টে মধ্র বাক্যে আমার কহিলেন, ব্রশ্বন্ আপনি আমার এই দিব্যভাব ও শবভক্ষণ এই উভরের কারণ শ্বন্ন। এই কার্যটি আমার পক্ষে অনভিক্রমণীয়। আমার পিতা ত্রিলোক-বিখ্যাত ষশত্বী স্থেব। তিনি বিদর্ভদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার দ্ই পত্নীর পর্ভে দ্ই প্রের জন্মে। তত্মধ্যে আমার নাম শ্বেত এবং আমার জ্যেতের নাম

সূর্থ। পিতা সুদেব স্বর্গারোহণ করিলে পর্রবাসিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষেক করেন। আমিও সাবধান হইয়া ধর্মান,সারে রাজাপালন করি। এইর,পে বহ,কাল অতীত হইয়া গেল। পরে আমি কোনও লক্ষণে মৃত্যু সন্নিকট বুবিয়া দ্রাতা সর্থকে রাজ্যভার অপণি করিলাম এবং এই মুগপক্ষিশ্না দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই সরোবরতীরে তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমশঃ তিন সহস্র বংসর অতিক্রান্ত হইল। আমি তপোবলে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক লাভ করিলাম। ব্রহ্মলোক লাভ করিলেও আমার ধংপরোনাম্তি ক্ষ্রংপিপাসার ক্লেশ ছিল। তখন আমি অতিমান কাতর হইয়া নিভাবনেশ্বর পিতামহ ব্রন্ধার নিকট উপস্থিত হইলাম। কহিলাম, ভগবন্ ! শ্রনিয়াছি এই ব্রহ্মলোকে ক্রংপিপাসার পাঁড়া নাই, কিস্তু বল্বন, আমি কোন্ কর্মবিপাকে এইর্প ক্রংপিপাসার বশবতী হইতেছি? আর আমার আহারদুবাই বা কি? রক্ষা কহিলেন, শ্বেড! সম্প্রাদ, স্বমাংসই তোমার আহারদ্রবা। তুমি তপস্যা করিয়া স্বদেহের প্রিষ্টসাধন করিয়াছ। দেখ, বাজ বপন না করিলে অঞ্কুর উৎপন্ন হয় না। তুমি কেবল তপস্যাই করিয়াছ, কিন্তু কাহাকেও কথন সামান্যও কিছ্ম দান কর নাই, এই জন্য ক্ষ্রংপিপাসা ব্রহ্মলোকেও তোমায় নিপর্যিড়ত করিতেছে। একণে স্পৃত্ট স্বশরীর আহার কর, ইহা ন্বারা তোমার ক্ষ্যাশান্তি হইবে। কিন্তু যখন মহার অগন্তা এই অরণ্যে আগমন করিবেন তখনই তোমার এই পাপ হইছে ম্রিলাভ হইবে। তিনি দেবগণকে পরিচাণ করিতে সমর্থ। তুমি ক্ংিন্সিমের বশ্বতী, তোমাকে উন্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্য কথা। রক্ষন ! ক্ষেষ্ট্র রক্ষার এই কথা শ্নিরা তদবাধ এইর্প ঘ্লিত মৃত্যাংস আহার করিয়া থাকি। আমি বহুকাল ধরিয়া এইর্প করিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষ্মাশান্তি প ত্ণিত হর না। আমি অতি কটে পড়িয়াছি, আপনি আমায় পরিয়েশ কর্ন। অগশ্ত্য ব্যতীত অন্য কাহারও এই নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করিবার সামধ্য নাই, আমি এই লক্ষণেই আপনাকে চিনিতে পারিলাম। একটো সার্পান প্রসন্ন হউন ; আমি এই আভরণ এবং এই স্ববর্ণ ধন বন্দ্র ভক্ষ্য ভোজা সমস্তই আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর্ন। রাম! আমি সেই স্বগর্মির পরেবের এইরপে কন্টকর কথা শ্রবণ করিয়া

রাম! আমি সেই শ্বগীরৈ প্রেষের এইর্প কণ্টকর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উন্ধার করিবার জন্য আভরণ গ্রহণ করিবামার ঐ শ্বগীর প্রেষের প্রেদেহ নণ্ট হইল এবং তিনিও পরম পরিভৃশ্ত হইয়া শ্বগো গমন করিলোন। রাম! প্রে রাজা শ্বেডই আপনার উন্ধার সাধনের জন্য আমাকে এই দিব্য আভরণ প্রদান করিরাছিলোন।

একোনাশীতিতম সর্গ ॥ রাম মহার্ষ অগশেতার নিকট এই অত্যাশ্চর্য বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বিস্মরে প্রনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যথার শ্বেত তপস্যা করিয়াছিলেন সেই বন মৃগপক্ষিশ্ন্য কেন? আর সেইর্প বনেই বা কেন তিনি তপশ্চর্যার নিমিত্ত প্রবেশ করেন?

অগপত্য কহিলেন, রাম! সত্যবৃগে মন্ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার পরে ইক্ষনকু। তিনি মহাবার জোন্ঠপরে ইক্ষনকুকে রাজ্যে স্থাপনপর্কক কহিলেন, তুমি প্রথিবার সমস্ত রাজবংশের প্রবর্তক হও। ইক্ষনকু পিতৃবাক্য স্বাকার করিয়া লইলেন। তখন মন্ অতিমান্ত সম্ভূন্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বংস! আমি অতিশয় প্রতি হইলাম, তুমি নিশ্চরই সমস্ত রাজবংশের প্রবর্তক হইবে। এক্ষণে প্রজাপালন দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ কর কিন্তু দেখিও অকারণে কাহারও দণ্ড বিধান করিও না। প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয় তাহাই রাজার স্বর্গলাভের কারণ হইয়া থাকে। অতএব তুমি দণ্ডবিধানে যত্নবান হও, ইহা দ্বারা তোমার প্রম ধর্ম লাভ হইবে।

মন্ ইক্ষ্যকৃকে এইর্প আদেশ ও উপদেশ দিয়া সমাধিবলে ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন। তথন ইক্ষ্যকু ভাবিলেন, কির্পে আমার বহু পুত্র জন্মিতে পারে। পরে তিনি নানার্প ধর্মকর্ম দ্বারা দেবকুমারসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই সমস্ত পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অকৃতবিদা মৃঢ়। সে জ্যোষ্ঠদিগের সেবা করিত না। তদ্দৃষ্টে ইক্ষ্যকু মনে করিলেন, ইহার উপর অবশাই এক সময় দশ্ডপাত হইবে। এই জন্য ঐ ক্ষীণতেজ পুত্রের নাম রাখিলেন দশ্ড। পরে তিনি রাজ্য স্থাপনের জন্য কোন ভীষণ স্থান অদেবষণ করিতে লাগিলেন। বিন্ধা ও দৈবলের মধ্যবর্তা প্রদেশ উহার রাজ্য বিস্তারের জন্য স্থির হইল। দশ্ড ঐ স্বর্ম্য পার্বতা স্থানে রাজ্য হইয়া তথার অতৃংকৃষ্ট নগর স্থাপন করিলে। ঐ নগরের নাম মধ্মক্ত। দশ্ড ভগবান শ্কেকে পৌরোহিতো বরণ করিলেন। এবং তাহার সাহায্যে দানবরাজ বলির ন্যার ঐ হৃষ্টপৃষ্ট জনাকীর্ণ মধ্মক্ত নগর শাসন করিতে লাগিলেন।

আশীভিতম লগ ॥ রাজা দণ্ড বহুকাল এই শুনি নিন্দণ্টকে রাজ্য করিয়াছিল। কোন এক সময় রমণীর চৈত্রমাসে সে শংক্ত আশুমে গমন করিল। দেখিল, অলোকসামান্যা সর্বাজ্যস্থানী শ্রুকন্ত্র সিরণা বিচরণ করিতেছে। ঐ নির্বোধ উহাকে দেখিবামাত অনজ্যশরে স্ট্রেইটি নিপীড়িত হইল এবং উন্বিশ্নমনে তাহার সমিহিত হইয়া কহিল, অলি সিবিড়জঘনে। তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে আসিতেছ? দেখ, তোমায় দেখিল আমার মন অতিশয় চণ্ডল হইয়াছে, এই জন্য আমি তোমায় এইর্প জিটাস। করিলাম।

তখন শৃত্তকন্যা ঐ মোহোন্মন্ত কাম্ক রাজাকে সান্নরে কহিল, রাজন্! আমি শৃত্তাচার্যের জ্যেন্টা কন্যা, নাম অরজা। আমি এই আশ্রমেই বাস করিরা থাকি। আমি পিতৃবশবতিনী কন্যা। তুমি আমায় বলপ্রেক দপ্শ করিও না। শৃত্ত আমার পিতা, তুমি তাঁহার শিষ্য। সেই মহাতপা কোধাবিন্ট হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিতে পারেন। যদি আমায় পাইবার জন্য তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে তাহা হইলে ধর্মান্কল সংপথে থাকিয়া তুমি পিতার নিকট আমায় প্রার্থনা কর। নচেং তোমাকে ভীষণ প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। দেখ, আমার পিতা কোধাবিন্ট হইলে তিলোক ভস্মসাং করিতে পারেন। কিন্তু তুমি যদি প্রার্থনা কর তাহা হইলে তিনি তোমার হস্তে আমায় সমর্পণ করিবেন।

অনন্তর কামোন্মন্ত মহারাজ দশ্ড কৃতাঞ্জলিপ্রটে কহিল, স্ন্দরি ! তুমি প্রসন্মা হও, তোমার জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাকে পাইয়া যদি ঘোর পাপ বা বিনাশ স্বীকার করিতে হয়, আমি তাহাতেও প্রস্কৃত আছি। আমার চিত্ত তোমাব প্রতি অন্যুৱস্ত এবং কামবেগে বিহ্নল। এক্ষণে তুমি আমার মনোর্থ স্ব্রণ কর।

এই বলিয়া দশ্ড শা্ককনা অরজাকে দ্ই হচেত বলপ্রাক ধরিল। অরজা ভ্তলে লা্ঠমানা, দশ্ড তাহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল এবং এই ঘোর অকার্য করিয়া শীঘ্র স্বনগরে প্রস্থান করিল। অরজা রোর্দ্যমানা। সে আশ্রমের অদ্রবতিনি থাকিয়া দেবুকস্প পিতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

একাশীতিতম দর্গ ॥ অসীমপ্রভাব দেবধি শত্তু মত্ত্রেমধ্যে শিধামুখে এই সংবাদ প্রাণ্ড হইলেন এবং ক্ষ্মার্ভ হইয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। দেখিলেন, অরজা ধ্লিজালে অবগ্রাণ্ঠত ও দীন এবং প্রত্যুধে গ্রহগ্রন্ত জ্যোষ্টনার ন্যায় বারপরনাই নিষ্প্রভ। শাক্ত একে ক্ষাধার্ত তাহার উপর এই অবমাননা। তাঁহার ক্রোথাণ্দি যেন বিশ্ব দশ্য করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা সেই অত্যাচারী মূর্খে দণ্ডের সম্বন্ধে আমার জ্যেধের জ্বলন্তশিখাসদৃশ স্থার বিপত্তি স্বচক্ষে দেখ। সেই দৃষ্ট প্রদীপ্ত আনিশিখা স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছে, এক্ষণে তাহার সবংশে নিপাত উপস্থিত। যখন সে এইরপে ঘোর পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখন ইহার প্রতিফল তাহাকে নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। সেই পাপাচারী সাত রাত্রির মধ্যে সবংশে ধনে-প্রাণে নিশ্চয় বিন্দট হইবে। ইন্দু ধ্লিব্লিট করিয়া তাহার বিশাল রাজ্য ছারখার করিবেন। এই রাজ্যের মধ্যে স্থাবর জপাম যত জীব আছে সমস্তই বিলাপ্ত হইবে। সাত রাত্রি ধরিয়া প্রলয়কালীন ধ্লিব্ভির নাায় এই উৎপাতে কাহারও কিছ,মাত্র চিক্ত থাকিবে না।

এই বলিয়া শ্বুক ক্রোধার্ণনেয়ে আশ্রমবাসীদিগকে কহিলেন, তোমরা এখনই অন্য জনপদে গিয়া আশ্রয় লও। তখন আশ্রমবাসিগণ সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া

অন্য জনপদে গিয়া আশ্রয় লও। তখন আশ্রমবাসগণ সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া
অন্য চলিল। পরে শ্রে অরজাকে কহিলেন, দ্রব্দেই তুমি সমাধি অবলন্দনপ্র্বি এই আশ্রমে বাস কর। এই স্দৃশ্য সর্বেট্রি শতবোজন বিস্তাণ। তুমি
নির্বিঘ্রে ইহার তারে আশ্রয় লইয়া কাল প্রতিক্রা কর। ঐ সাত রালি যে-সমস্ত
প্রাণা তোমার নিকট বাস করিবে তাহারা ক্রিট্রে ধ্লিব্লিট ন্বারা বিনন্ট হইবে না।
শ্রুকন্যা অরজা পিতার এই ক্রেট্রেশ পাইয়া দ্রাধিত মনে সন্মত হইল।
শ্রুব আশ্রম পরিত্যাগপ্রক অনুষ্ঠি সায়া বাস করিলেন। এই বন্ধাবাদী যের্প
কহিয়াছিলেন তাহা সফল হবৈ সাত দিন পরে রাজা দশেতর রাজ্য ধনধান্য
ও বলবাহনের সহিত ভঙ্গাজিত হইয়া গেল। রাম! এই বে বিন্ধা ও শৈবলের
মধ্যম্য ভ্রিমণত দেখিতের ইহা দশ্তেরই রাজ্য ছিল। ধর্মের আশ্রয়ন্তর্প
স্কোল্যে এইয়াপ বিশ্বের্থ আচরণ ক্রমানে ব্রুট্রি শ্রম্ ইন্যে এই ক্রেট্রা সত্যযুগে এইরপে বিষমের আচরণ হওয়াতে রক্ষার্য শক্তে ইহার এইরপেই দ্বরকম্থা করেন। তদবধি এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে প্রসেখ্য। তপ্স্বীরা বাস করেন বলিয়া ইহার অপর নাম জনস্থান। রাম! এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতীত হয়। ঐ দেখ মহর্ষিগণ কুতন্নান হইয়া সূর্যোপস্থান করিতেছেন। সূর্য তীর্থে সমাগত ব্রন্ধবিদ্গণের প্রজা-লাভ করিয়া অন্তে গমন করিলেন। এক্ষণে ভূমিও বাও এবং আচমনপূর্বক সম্ধ্যাবন্দন্দি কর।

**দ্ব্যদ্মীতিক্তম দর্গা। অনন্ত**র রাম মহার্ষার আজ্ঞাক্তমে অস্মরোগণসেবিত পবিত্র সরোবরে সম্ধ্যাবন্দনার জন্য গমন করিলেন এবং তথার আচমন ও পশ্চিম সম্ধ্যা সমাপনপূর্বক মহর্ষির আশ্রমে প্রকিট হইলেন। উ'হার আহারার্থ প্রচার কলমাল ঔষধ ও পবিত্র শাল্যাদি আহ্ত ছিল। তিনি ঐ সমস্ত অম্তাস্বাদ খাদ্যদ্রব্যে পরিতৃত্ত হইয়া তথায় রা**চিবাস করিলেন। পরে প্রভাতে** গারোখান ও আহ্নিককার্য সমাপনপূর্বক বিদায় গ্রহণার্থ মহার্বার সাম্মহিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আজা করনে আমি স্বনগরে প্রস্থান করি। আমি আপনার দশনে ধন্য ও অনুগ্**হীত হইলাম। অতঃপর দেহ মন** পবিত্র করিবার

৬২ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছন্য আবার আপনার আশ্রমে আসিব।

ধর্মদেশী ভগবান অগসতা পরম প্রতি হইয়া কহিলেন, রাম! তোমার বাক্য আতি বিচিত্র। তুমিই সর্বজনের পবিত্রতাজনক। ক্ষণকালের জন্যও বদি কেহ তোমার দর্শন পায় সে পবিত্র ও স্বর্গে স্বর্নর দ্বারা প্রভিত হইয়া থাকে। আর যে তোমায় জ্ব দ্বিউতে দেখে সে সদ্য যমদক্তে বিনশ্ট হইয়া নিরয়গামী হয়। রাম! তুমি সর্বজীবের এইর্পই পবিত্রতাজনক। প্রথিবীতে যে তোমার নামও কীর্তন করে তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। এক্ষণে তুমি নিরাপদ পথে স্থে-স্বছ্দে য়াও। তুমি জগতের পরম গতি; স্বরাজ্যে গিয়া ধর্মান্সারে রাজ্য শাসন কর।

অনন্তর রাম উদ্যতহন্তে অঞ্চলিবন্ধনপূর্বক সত্যশীল অগ্সত্যকে এবং অন্যান্য তপোধনকে অভিবাদন করিয়া নিরাকুল চিন্তে প্রুপকে আরোহণ করিলেন। স্বর্গণ যেমন ইন্দুকে আশীর্বাদ করেন সেইর্প মহর্ষিগণ তাঁহার যাগ্রাকালে চতুদিক হইতে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। প্রুপক অস্তর্গক্ষে উঠিল। রাম বর্ষাকালে মেঘসমীপবতী চন্দুের ন্যায় দৃষ্ট ইইলেন। তখন দিবা শ্বিপ্রর। রাম ইতস্ততঃ প্রিজ ও রাজধানী অবোধ্যায় উপনীত হইয়া মধ্য কক্ষায় অবতরণ করিলেন এবং কামগামী রমণীয় প্রুপককে বিদায় দিয়া কক্ষান্তর-স্থিত শ্বারপালকে কহিলেন, তুমি লক্ষ্যণ ও ভর্ত্তক আমার আগ্যমনবার্তা জ্ঞাপন করিয়া শীন্ত একবার এই স্থানে আহ্বান ক্ষ্

ব্রুশীতিতম সর্গ । তথন ন্বারপাল এই কিন্তু রাজকুমারকে আহ্বানপ্রেক রামকে আসিরা কহিল, রাজন্! এই লক্ষ্ম ও ভরত উপস্থিত। রাম তাঁহাদিগকে আলিগানপ্রেক কহিলেন, আমি সৈতিজ্ঞান্র্প রাজপের কার্য সাধন করিয়াছি। একণে ইচ্ছা যে একটি রাজস্ব সাক্তিজর অনুষ্ঠান করিব। ঐ যজ অক্ষয় ও অব্যয় ধর্মসেতু। ইহা সর্বপাপহর্ ইহার কীর্তনেও যথেন্ট ফল আছে। তোমরা আমার ন্বিতীয় দেহস্বর্প। আমি তোমাদিগের সাহাযো এই উৎকৃন্ট রাজস্ম্য যজের অনুষ্ঠান করিব। ইহাতে আমার শাশ্বত ধর্মলাভ হইবে। মিহদেব এই যজের প্রভাবে বর্নণ্ড এবং সোম অক্ষয় কীর্তিস্থান অধিকার করেন। অতএব অদাই আমি এই যজ্ঞ করিব, তোমরা আমার সহিত এই বিষয়ের একটি প্রামশ দিবর কর। পরিণামে যাহা হিতকর হইবে তোমরা এইর্প কথাই আমাকে বল।

ভরত কৃতাঞ্জলিপ্রটে কহিলেন, আর্য! আপনাতে ধর্ম, সমস্ত প্থিবী ও বশ প্রতিষ্ঠিত। দেবতারা আপনাকে যেমন আপনার বলিয়া দেবেন, আমরা যেমন আপনাকে আপনার বলিয়া দেবেন, আমরা যেমন আপনাকে আপনার বলিয়া দেবিন। মকলেই আপনার কাছে পিতার নিকট প্রের নায় আছে। আপনি প্রিবী ও সমস্ত প্রাণীর একমায় পতি। এক্ষণে যাহা দ্বারা প্রিবীর সমস্ত রাজবংশের উচ্ছেদ হইবে আপনি কির্পে সেই যজ্ঞ আহরণের ইছ্যা করেন। প্রথবীতে যে-সকল রাজা শোর্ষবীর্ষশালী এই যজ্ঞে তাঁহাদের সর্বপ্রকোপজনিত বিনাশ অবশাই ঘটিবে। এই সকল রাজা আপনার গ্লেব বশীভ্ত. ই'হাদিগকে বিনাশ করা আপনার উচিত হইতেছে না।

রাম ভরতের এই কথায় অতিশয় সম্ভূষ্ট হইলেন। কহিলেন, ভরত! তোমার এই বাকা ধর্মসংগত ও তেজম্বী ক্ষরিয়বংশ রক্ষা তোমার উদ্দেশ্য। শ্ননিয়া আমি যারপরনাই প্রীত ও পরিভূগ্ট হইলাম। বলিতে কি, আমি হে রাজসায় যজের সংকল্প করিয়াছিলাম কেবল তোমারই এই কথায় তাহা হইতে বিরত হইলাম। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ র্যাদ বালকেরও কথা শ্রেক্ষকর হয় তাহা গ্রহণ করা উচিত।

চত্তরশীতিকম সর্গা। অনন্তর লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! মহাবস্তু অন্বমেধ সর্ব-পাপনাশক, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। এইরূপ একটি ঘটনা শুনা যায় যে স্বরাজ ইন্দ্র এই অন্বমেধের প্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মৃত্ত হন। পূর্বে দেবাস্রের মধ্যে বিলক্ষণ সম্ভাব ছিল। এ সময় ব্যাস্রের প্রাদ্ভাব। ঐ বীর ধর্ম জ্ঞা, কৃতজ্ঞ ও বৃষ্ণিমান। সে অনুরাগের চক্ষে গ্রিলোকের সমস্ত লোককে দেখিত এবং ধর্মানুসারে ধনধানাপূর্ণ পৃথিবী শাসন করিত। উহার রাজ্ঞাকালে ভূমি সর্বকামপ্রস্থিনী ছিল। কর্ষণ ব্যতীত প্রচার পরিমাণে শস্য জন্মিত এবং কন্দমল ফল স্বস ও স্ফোদ্ ছিল। একদা তাহার তপোন্ঠানের ইচ্ছা হয়। সে ভাবিল তপস্যাই পরম শ্রেয়, আর আর সমস্ত বিষয় মোহজনক। তখন সে জ্যেষ্ঠপত্ত মধ্বেশ্বরকে রাজ্যভার অপণপ্রেক তপোন্স্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। ইহার তপস্যার স্বরগণের যারপরনাই <del>রাস জন্মে। তখন স্বর্পতি ইন্দু কাতর</del> প্রাণে বিষয়ের নিকট গিয়া কহিলেন, বিকো! ব্রাসার তপোবলে সমস্ত লোক আরম্ভ করিতেছে। ঐ ধার্মিক মহাবল ও মহাবীর্ব, সুর্ব্মে উহাকে শাসন করিতে অক্ষম হইয়াছি। অতঃপর যদি সে তপঃসিন্দ হয় আছু হইলে তিলোক নিশ্চয়ই উহার বশবত হৈইবে। একণে উহাকে উপেক্ষা ক্রিয়ার আপনার উচিত হয় না। আপনি লুখ হইলে সে ক্ষণকালও বাঁচিবে মত আপনার সন্তোহেই সে লোকের উপর আধিপত্য পাইয়াছে। একণে অংগ্রেস সমসত লোকের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রসাদেই সমসত জগং প্রসাদেই ও নিক্পটক হইবে। এই সকল দেবতা আপনার মুখাপেকা করিয়া আক্রেম আপনি ই'হাদিগের সাহাব্য কর্ন। আপনি নির্ভই দেবগণের অনুক্লে বিশ্বি এই কার্য অস্ক্রগণের অসহ্য তথাপি আপনি সদয় হউন। দে<del>খনে আপ্</del>ট্রি**স্ট্র**র্গতির গভি।

পঞ্চাশীতিতম দর্গ । অনন্তর বিষণ্ ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমি প্র হইতে ব্রাস্বের সহিত সৌহদো কথ হইয়াছে। একণে তোমাদের প্রিয়সাধন-উদ্দেশে আমি ন্বহন্তে তাহাকে বিনাশ করিব না। কিন্তু তোমাদের স্থান্বছেল বিধান আমার অবশ্য কর্তব্য। আমি উপায় নিধারণ করিয়া দিতেছি, ইন্দুই তাহাকে বধ করিবেন। অতঃপর আমি ন্বতেজ তিন ভাগে বিভন্ত করিব। ঐ তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ ইন্দ্রে, এক ভাগ বজ্লে এবং আর এক ভাগ ছত্তেল প্রবেশ করিবে। এই বিধানে ইন্দ্র ব্রবধে নিন্দর কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

দেবতারা কহিলেন, বিষো! আপনি ষের্প কহিতেছেন এইর্পই হউক,
আমরা ব্রাস্রবধার্থ চলিলাম। একণে আপনি স্বতেজ ইন্দে সংক্রামিত কর্ন।
অনন্তর দেবতারা ষধার ব্রাস্র তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছে সেই বনে প্রবেশ
করিলেন। দেখিলেন ব্রাস্র তেজে প্রদীশত হইরা ঘোরতর তপায়া করিতেছে।
নে যেন স্বপ্রভাবে সমস্ত লোককে গ্রাম এবং আকাশকে দশ্ধ করিয়া ফেলিতেছে।
এই ব্যাপার দেখিবামার স্বেগণের মনে ভয় উপস্থিত হইল। ভাবিলেন আমরা
কির্পে ইহাকে বধ করিব। আমাদের জয়লাভই বা কির্পে হইবে। ইতাবসরে
স্বরাজ ইন্দ্র ব্রাস্বের মান্তকে বজ্প প্রহার করিলেন। বজ্লাম্ব প্রলাবহির ন্যায়
ভীষণ প্রদীশত ও জ্বালাকরাল। উহা নিক্ষিণ্ড হইবামান্ত ব্রাস্ক্রের মান্তক
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। সমুদ্ত জগং যারপরনাই চকিত ও ভীত হইল। ব্রুকে নিরপরাধে বধ করিলেন বলিয়া ইন্দ্র অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং ব্রুমহত্যার ভয়ে লোকালোক পর্বতের পরবতী অন্ধ্বারময় প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রুমহত্যাপাপ তাঁহার অনুসরণ করিল এবং বাটিতি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল। ইন্দ্রও দুঃখিত হইলেন। তখন দেবগণ হিভ্রুবননাথ বিষ্কৃত্বে বারংবার প্রজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আর্পান আমাদের গতি, জগতের পিতা ও সকলের প্রেজ। আর্পান সকলের পালন করিবার জন্য বিষ্কৃত্ব প্রাদ্তিত প্রাদৃত্তি হইয়াছেন। ব্রুমর্ব আপ্রনার তেজে বিনন্ট কিন্তু ব্রুমহত্যাপাপ ইন্দ্রকে নিপাঁড়িত করিতেছে। অতঃপর যেরপে তাঁহার পাপ ধ্বংস হয় আর্পান তাহা বলিয়া দিন।

বিষ্ণ্ কহিলেন, ইন্দ্র আমাকে উন্দেশ করিয়া বজ্ঞ কর্ন। আমি তাঁহাকে পবিত্র করিব। তিনি অধ্বমেধ বজ্ঞাবারা আমাকে পরিত্রণত করিলে পন্নরায় নির্ভারে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। বিষ্ণ্ দেবগণকে এইর্প বাক্যে আশ্বাস দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।



বড়শীতিভম স্থা। মহাবীষ বুর বিনণ্ট হইলে ইন্দ্র ব্নহত্যাপাপে লিশ্ত হইলেন। তিনি ঐ পাপপ্রভাবে উরগের ন্যায় বিচেণ্টমান হইতে জাগিলেন। তথন ত্রিলোকের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। সকলেই অতিশর ভীত ও উন্বিশ্ন হইল। পৃথিবী বিনষ্টপ্রায় : অনাব্যন্টিনবন্ধন বনসকল শ্বন্ফ হইতে লাগিল। নদ নদী হুদ স্রোতঃশ্ন্যঃ তদ্দুষ্টে সূরগণ লোকক্ষয়ের সম্ভাবনায় বাস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বিষ্ণার নির্দেশ্যনমোরে অশ্বমেধ আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে দেবরাক ইন্দ্র যথায় ভর্মোহিত হইয়া অবস্থিত উ'হারা তথায় উপাধ্যায় ও খবিগণের সহিত গমন করিলেন। ইন্দের পাপশান্তির জন্য অশ্বমেধ বন্ধ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। যন্তাবসানে রক্ষহতা। স্বরং আসিয়া কহিল, দেবগণ! তোমরা আমার থাকিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দেও। তখন স্বরগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মহত্যে! তুমি আপনাকে চারি অংশে বিভাগ কর। দৃষ্পে ব্রহ্মহত্যা তাহাই করিল এবং কহিল আমি পাপীর দর্শহারিণী হইয়া এক অংশে বর্ধার চার মাস পূর্ণ সলিলা নদীতে বাস করিব। সতাই কহিতেছি আর এক অংশে সর্বকাল ব্যাপিয়া উষররূপে ভূমিতে বাস করিব। তৃতীয় অংশদ্বারা দর্পাহারিণী মূর্তিতে দপ'প্ণা ষ্বতী স্হীতে তিরাতি বাস করিব। আর যাহারা মিখ্যা আরোপপ্র'ক নির্দোষ রাহ্মণকে ধিক্কার করিবে বা ব্রহ্মহত্যা করিবে আমি চতর্থ অংশে সেই দেই সকল পাৰণ্ডকে আশ্ৰয় করিব।

তখন দেবগণ কহিলেন, রশ্বহত্যে! তুমি ধেরূপ কহিতেছ তাহাই হউকঃ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্ষণে অভীষ্ট সাধন কর। পরে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দনা করিলেন। ইন্দ্র নিম্পাপ ও বিজ্ঞার। ভাঁহার প্রতিষ্ঠায় সমস্ত জগৎ পনের্বার নিরাপদ হইল। আর্য! অম্বমেধ যজের এইর পই প্রভাব। আপনি ভাহারই অনুষ্ঠান কর্ন।

সণ্ডা**শীতিভম সর্গ**া অনন্তর রাম সহাসাম্থে কহি*লে*ন, বংস! তুমি ব্রাস্র-সংহার ও অম্বন্দেধ যজ্ঞের কথা খাহা কহিলে তাহা অলীক নহে। শ্রনিয়াছি পূর্বে বাহ্যিদেশে ইল নামে এক ধর্মশীল রাজা ছিলেন। ইনি প্রজাপতি কর্দমের পত্রে। এই ষশস্বী ইল সমস্ত প্রথিবীর আধিপত্য পাইয়া প্রেনিবিশৈবে প্রজাপালন করিতেন। দেব দৈতা নাগ রাক্ষস ও গন্ধর্বেরা ই'হার প্রত্যপে ভীত ছিল। ইহারা নিয়ত **ই'হা**র উপাসনা করিত। অধিক কি, ই'হার ক্রোধ উপস্থিত হই**লে** লিলোকের সমসত লোকেরই ভয় হইত। এই রাজা ইল ধার্মিক, মহাবল ও বুন্দিমান। একদা তিনি তৈচমালে মৃগরাপর্যটনার্থ অনুচরগণের সহিত কোন এক রমণীয় কাননে প্রবেশ করেন। এই প্রসঞ্জে বিস্তর মৃগপক্ষী বিনণ্ট হ**ইল** কিন্তু ইল কিছ,তেই পরিতৃত হইলেন না। ক্রমশুং তিনি বথায় কাতিকেরের জন্ম ইইয়াছিল সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তথার ক্রম্টের ভগবান শংকর দেবী পার্বতীর সহিত জ্ঞাড়া করিতেছিলেন। তিনি প্রবিত্বাস আশ্রমপ্রক তাঁহার প্রিয়সাধন উদ্দেশে দ্বীরূপ ধারণ করিয়াছিকো। শঙ্করের প্রভাবে ঐ পর্বতের প্রেষপদবাচ্য জীবজনত ও বৃক্ষও লাই প্রেরাছিল। মহারাজ ইল ম্গায়াপ্রসংগা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র অন্চরগুলের সহিত লাইবেশী হইকেন। তথন সকলের অকলমাং এইর্প লাইব্প দর্শনে প্রেছির মনে যংপরোনাস্তি দ্বংখ জন্মিল। তিনি ইহা ভগবান শংকরেরই কার্য ব্রিষ্টে যারপরনাই ভীত হইকেন। তথন শংকর হাসা করিয়া ইলকে কহিলেন, রুজির্প ! উঠ উঠ ; পরে, যম ব্যতীত তোমার কি প্রার্থনা আছে আমায় শীঘ্র বল শংকরের বাক্তংগীতে ইল ব্রিফলেন স্থার প দ্বপনের। তিনি তাঁহার নিকট আর কিছ্রই প্রার্থনা করিলেন না। পরে অতিশয় শোকাকুল হইয়া দেবী পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সর্বাস্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বরী, তোমার দর্শন অমোঘ, এক্ষণে কৃপাকটাক্ষে একবার আমার প্রতি দৃণ্টিপাত কর।

তখন পার্বতী রাজা ইলের অভিপ্রায় ব্ঝিয়া র্দ্রসমক্ষে কহিলেন, রাজন্! আমি তোমাকে বরের অর্ধ প্রদান করিব এবং দেবদেব রুদ্র অপর অর্ধ প্রদান করিবেন। এক্ষণে তুমি আমাদের দ্বীপ্র্কের নিকট বাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহা এইর্প অর্ধাংশ করিয়া গ্রহণ কর।

অনন্তর রাজা ইল অভিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবি! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক ভাহা হইলে এই বর দেও, ষেন আমি এক মাস দ্য়ীষ লাভ করিয়া পরমাসে প্রেষ্থ লাভ করিতে পারি। পার্বভী কহিলেন, রাজন্! তোমার ষের্প অভীণ্ট ভাহাই হইবে। তুমি ষখন প্রেষ্বর্পী হইবে তখন প্রের দ্য়ীভাব তোমার সমরণ থাকিবে না, আর ষখন দ্যার্পী হইবে তখন প্রের প্রেষ্ডাব তোমার মনে পড়িবে না।

লক্ষ্মণ! রাজা ইল পার্বভীর বরপ্রভাবে একমাস প্রের্থ এবং একমাস বৈলোক্যস্ক্রী স্থাী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

আন্দীতিতম স্থা । লক্ষ্মণ ও ভরত ইলসংক্রান্ত এই আন্ভ্রত কথা শর্নিয়া আতিমার বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপন্টে জিজ্জাসিলেন, আর্মণ রাজা ইল পর্যায়ক্রমে এই স্থাপনুর্বর্প পরিগ্রহ করিয়া কি করিতেন, বলন্ন, শর্নিতে আমাদিগের একান্ত কোত্রল উপস্থিত হইতেছে।

রাম কহিলেন, পরে যাহা ঘটিল কহিতেছি শ্ন। রাজা ইল প্রথম মাসে সমস্ত অন্চরের সহিত সর্বাণ্যসন্দরী স্থা ইইয়া ঐ কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। ঐ পদ্মপলাশলোচনা যানবাহন পরিত্যাগপ্র্বক পর্বতোপরি তর্লতাসপ্রক বনমধ্যে পদরজে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঐ পর্বতের অদ্রের হংসকার-ডবাকীর্ণ স্দৃশ্য দিবা এক সরোবর আছে। তন্মধ্যে সোমের প্রমহর্ষি বৃধ অতি কঠোর তপ্সাা করিতেছিলেন। তিনি সর্বাধ্যস্থেনর এবং উদিত প্রতিদের ন্যায় কমনীয়। স্থায়্রপী ইল ঐ অপর্প রূপ দর্শনে বিস্মিত হইয়া সহচরীগণের সহিত ক্রীড়াপ্রসঞ্গে ঐ সরোবর আলোড়িত করিতে লাগিলেন। তথন ঐ ত্রৈলোকাস্ক্রেরীকে দেখিবামান্ত মহর্ষি ব্ধেরও ধ্যানতথ্য হইল। তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, দেবতা অপেক্ষাও অধিক এই স্থাী-রয়টি কে? বালতে কি, আমি কি দেবী কি উরগী কি অস্বরী কি অস্বা ইহাদের মধ্যে এইর্প র্পবতী ত কখন দেবি নাই। যদি আজিও কেহ ইহার পাণিগ্রহণ না করিয়া থাকে তাহা হইলে এই স্থানিংশে আমারই অন্র্প্ হইবে।

বৃধ এইর্প স্থির করিয়া জল হইতে স্ক্রেরের তাঁরে উঠিলেন এবং আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ঐ সমস্ত স্থা-লোককে স্থান্তিন করিলেন। উহারাও তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন করিল। তখন বৃধ উহাদিস্থ জিল্ঞাসা করিলেন, এই সর্বাগগস্ক্রী কাহার স্থা? কি জন্যই বা ক্রেন্স আসিয়াছে শীল্ল বল। সহচরীগণ মধ্র বাক্যে কহিল, এই কন্যা অসম্প্রতার অধিনায়িকা। ই'হার পতি নাই। ইনি আমাদিগের সহিত এই ক্রিক্স বিচরণ করিয়া থাকেন। তখন বৃধ উহাদের এইর্প স্কণত কথা শ্নিয়া পবিত্র আবর্তনাবিদ্যা

তথন বৃধ উহাদের এইর্প স্কেশন্ট কথা শ্নিয়া পবির আবর্তনীবিদ্যা শমরণ করিলেন এবং যোগবলে রাজা ইলের সমস্ত ব্তাদ্ত অবগত হইয়া উহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিশ্বের্ষী হইয়া এই পর্বতশ্লো বাস কর। শীষ্ট এই স্থানে পর্ণশালা রচনা করিয়া লও। ফলম্লই তোমাদিগের আহার। তোমরা কিশ্বের্ষদিগকে ভর্ত লোভ করিবে।

ব্ধের যোগবলে ইল প্রভৃতি সকলে কিম্প্রের্বী হইল এবং ঐ শৈলশ্গের বাস করিতে লাগিল।

একোননবভিত্তম সাগা ॥ অনন্তর লক্ষ্যাণ ও ভরত কিম্প্রেরের উংপণ্ডির কথা শ্রিনায় অতিশর বিক্ষিত হইলেন। পরে রাম প্রবর্গর কহিলেন, মহর্ষি ব্রধ সহচরীগণকে প্রস্থান করিতে দেখিরা হাসাম্থে ঐ স্র্র্পা স্তীকে কহিলেন, স্ফারি! আমি সোমের প্রিরপ্রে। তুমি এক্ষণে স্নেহ ও ভক্তি সহকারে আমার ভজনা কর। স্থীর্পী ইল সেই স্বজনবজিতি শ্রাস্থানে স্র্পে ব্ধকে কহিলেন, সৌমা! আমি স্বাধীনা, তোমারই বশ্বতিনী হইলাম। এক্ষণে যের্প ইচ্ছা তাহাই কর। আমি তোমার আজ্ঞাকারিণী।

ব্ধ অতিমার হৃষ্ট হইয়া উহায় সহিত স্থাবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
টৈরমাস যেন ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া সেল। মাস পূর্ণ হইলে পূর্ণদুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



চন্দানন রাজা ইল শ্যা হইতে জাগ্রিক হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন মহার্য ব্ধ উধ্বিহা ও নিরালন্ব হইয়া ঐ ইয়াবরে অতি কঠোর তপ্স্যা করিতেছেন। তখন ইল কহিলেন, ভগবন ধ আমি অন্চরগণের সহিত এই দ্রগমি পর্বতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এক্ষুর্ত সৈনাসামন্তগণকে আর দেখিতে পাইতেছি না। তাহারা কোথায় গেল? ব্ধ লিংভজ্ঞান ইলকে কহিলেন, রাজন্! তোমার ভাতোয়া অতিমাত্র শিলাব্দিট দ্বারা বিনন্ট হইয়াছে। তুমি বাতবর্ষভয়ের এতক্ষণ এই আশ্রমে নিদ্রিত ছিলে। এক্ষণে আন্বৃহত হও। আর ভয় নাই। তুমি ফলম্লাদাী হইয়া এই স্থানে পরম স্থে বাস কর। তোমার মুগলে হইবে।

তথন রাজা ইল ভূত্যবিনাশসংবাদে দুঃখিত হইরা কহিলেন, ভগবন্! ভূত্য ব্যতীতও স্বরাজ্য পরিত্যাগে আমার ইচ্ছা নাই। আমি আর ক্ষণকালও এই স্থানে থাকিব না। আপনি আমার গমনে অনুজ্ঞা কর্ন। আমি না যাইলে শশবিন্দু নামে আমার ধর্মশীল বশস্বী জ্যোষ্ঠপুর আমার রাজ্য অধিকার করিবে। দেশস্থ স্বীপুর ভ্যাগ করিয়া এই স্থানে থাকিতে আমার ভিলার্ধ ইচ্ছা নাই। এক্ষণে প্রার্থনা আপনি আমার বারান্তর আর অনুরোধ করিবেন না।

তখন মহর্ষি বৃধ সাক্ষনাবাক্যে কহিলেন, রাজন্! তুমি এই স্থানে বাস কর। কিছুমার সক্তশত হইও না। সম্বংসর কাল এখানে থাকিলে আমি তোমার কোন হিতানুষ্ঠান করিব।

অনন্তব রাজা ইল রক্ষবাদী ব্ধের অন্বোধে তথায় নাস কবিতে লাগিলেন।
তিনি দেবীর বরপ্রভাবে একমাস স্থা হইয়া ক্রীড়া করেন এবং একমাস প্রের্ব
হইয়া ধর্মান্তান করেন। ক্রমশঃ ব্ধের উরসে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল এবং
নবম মাসে এক প্রে প্রসব করিলেন। উহার নাম প্র্রবা। ইল ঐ পিত্সমানবর্ণ
প্রেরবাকে জাতমান্ত্র পিতৃহন্তে সমর্পণ করিলেন।

নৰতিতম সৰ্গ ॥ লক্ষ্মণ ও ভরত কহিলেন, আৰ'! ইল ব্ধের নিকট সম্বংসর কাল অবস্থান করিয়া পরে কি করিলেন বলুন। রাম কহিলেন, শ্ন, ইল প্রেষ্থ প্রাণত হইলে তত্ত্দশী ধীমান ব্ধ সম্বর্জ, চাবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন ও দ্বাসা এই করেকজন ধৈর্শশীল স্হংকে আহ্মানপ্রেক কহিলেন, এই ইল প্রজাপতি কর্দমের প্রে। ই'হার বের্প অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তোমরা অবশ্যই জান। এক্ষণে এই বিষয়ে শ্রেষ্থ কি তোমরা ভাহাই অবধারণ কর।

যখন উহারা এইর্প কথার প্রসংগ করিতেছিলেন সেই সময় প্রজাপতি কর্দম প্লেদতা, রুতু, বষট্কার, ঔপ্কার, এই ক্রেকজন ঋষির সহিত তথায় উপদিথত হন। সহসা এইর্প সমাগ্রমে সকলেই হুণ্ট হইলেন। পরে সকলে উপবিণ্ট হইয়া ইলের হিতসাধনার্থ মন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। কর্দম কহিলেন, বিপ্রগণ! যাহাতে ইলের প্রেয় হইবে আমি তাহার প্রসংগ করিতেছি শ্ন। দেখ, ভগবান র্দ্রকে প্রসল্ল করা ব্যতীত এই বিপদ উত্থারের কোন উপায় দেখিতেছি না। অত্বমেধ বজ্ঞ তাঁহার বিশেষ প্রীতিকর। অতএব আইস, আমরা ইলের নিমিত্ত সেই বজ্ঞ বিধিপ্রকি অনুষ্ঠান করি।

খাবিগণ কর্দমের এই কথা শ্রনিয়া র্দ্রদেবের আরাধনার জন্য অন্বমেধ
যজ্ঞা অনুষ্ঠানে সম্প্রত হইলেন। সম্বর্ভের শিষা ক্র্রেরি মর্ত্ত এই যজ্ঞের
আরোজন করিতে লাগিলেন। মহর্বি ব্ধের আর্ম্নের্মিধানে অন্বমেধ অনুষ্ঠিত
হইল। যজ্ঞাবসানে রুদ্র অতিমান্ত প্রাত হইফা বিদ্রাগণকে কহিলেন, বিপ্রগণ।
আমি এই অন্বমেধের অনুষ্ঠান ও তোম্বরের ভক্তিম্বারা অতিশর প্রীতিলাভ
করিয়াছি। একণে বল রাজা ইলের কির্তি প্রিয়কার্য সাধন করিব। তথ্ন বিপ্রগণ
ইলের প্রেম্বন্ধ প্রাণ্ডির জন্য প্রাপ্রম্বি করিলেন। রুদ্রও ইলকে প্রেম্বন্ধ প্রদান
করিয়া অন্তহিত হইলেন।
আনন্তর দীর্ঘদাণী বিশ্বনি স্বন্ধ্ব প্রান্ধিন রামে এক প্রত্যাগণ করিলেন। রাজা ইল

আনশ্তর দীর্ঘদশী বিশ্বনি ক্রিন্সের-চব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা ইল বাহিন্দেশ পরিত্যাগপ্রাক্ত ক্রিন্সেদেশে প্রতিষ্ঠান নামে এক পরে স্থাপন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পর্ত শর্শাবিদ্ধ বাহিন্দেশে এবং তিনি প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহার রক্ষলোক লাভ হইল। তৎপ্র প্রর্ববা প্রতিষ্ঠান নগর শাসন করিতে লাগিলেন। বংস! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইর্পই প্রভাব। রাজা ইল ইহারই বলে প্ররুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

একনৰভিত্তম সর্গা। অনস্তর রাম প্রেরায় লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস ! তুমি বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কাশ্যপ এই কয়েকজন অন্বমেধপ্রয়োগকুশল রাক্ষাণকে আনরন কর। তুমি ই'হাদিগকে আহ্বানপ্র্বিক অন্বমেধসংক্রান্ড সমস্ত কর্তব্য স্থিম করিলে আমি সাবধানে স্বলক্ষণাক্রান্ত অন্ব পরিত্যাগ করিব।

লক্ষ্যাণ রামের আদেশমাত্র ঐ সুমস্ত রাহ্মণকে মহারাজ্ব রামের নিকট আনয়ন করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা উহাকে আশাবিদি করিলেন। পরে রাম কৃতাঞ্চলিপুটে উহাদিগকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি অন্বমেধ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করিয়াছি। শুনিয়া রাহ্মণেরা রুদ্রদেরকৈ প্রণিপাত করিয়া অন্বমেধের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাম উহাদের নিকট অন্বমেধের এইর্প প্রশংসাবাদ প্রবণ করিয়া অতিশয় প্রতি হইলেন এবং তাঁহাদের ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে দেখিয়া লক্ষ্যণকে কহিলেন, বংস! ত্মি মহাত্মা স্ক্রীবের নিকট দতে প্রেরণ কর। তিনি বহুসংখ্য বানরের সহিত আগমন

করিয়া যজ্জমহোৎসব উপভোগ করুন। অতুলবিক্তম বিভীষণ এই যজে কামগামী রাক্ষসগণের সহিত আগমন করুন। যে-সমস্ত রাজা আমার প্রিয়কারী তাঁহারা এই বজদর্শনার্থ অন্তরগণের সহিত শীঘ্র আগমন কর্ন। দেশদেশান্তরম্থ ধর্মশীল ব্রাহ্মণগণকে নিমল্রণ কর। সম্বাকি মহর্ষিগণকে আহবান কর। তালাবচর, স্ত্রধার ও নর্ভকেরা আগমন কর্ক। তুমি গোমতী নদীর তীরে নৈমিষারণো স্প্রশস্ত যজ্ঞক্ষেত্র প্রস্তৃত করিবার আদেশ দেও। ঐ স্থান অতি পবিত্র। সর্বন্ধ শান্তিকর্ম প্রবৃতিতি হউক। তুমি শীঘ্র সকলকে নিমন্ত্রণ কর। সকলে আসিয়া এই মহোৎসব উপভোগ করিবে এবং তৃষ্ট পঞ্টে ও সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। অতএব ভূমি শীঘ্ন সকলকে নিমল্যণ কর। শতসহস্ত্র দৃঢ়কায় বলীবর্দ ত ভাল তিল মালা চণক কুলিব মাব ও লবনের ভার লইয়া বাক্। ইহার অনুরূপ ঘৃত ও অঘৃন্ট গন্ধ প্রেরি**ত হউক। ভরত সাবধান হইয়া কোটি স**্বর্ণ ও কোটি রজত লইয়া সর্বাল্ডে প্রস্থান কর্ন। পথপার্শ্বস্থ বণিক নট মর্ড্রক পাচক ও যাবতী স্মারা ই'হার সমভিব্যাহারে যাক্। সৈন্যসকল অগ্রে আগ্রে গমন কর্ক। ভূতা বর্ধকী ও কোযাধ্যক্ষেরা বারা কর্ক। মাতৃগণ ও তোমাদের অস্তঃপুরুষ্থ সকলে বজ্ঞদর্শনার্থ প্রস্থান কর্মন। ভরত বজ্ঞদীক্ষার নিমিত্ত আমার হিরপ্রয়ী সীতাপ্রতিমূর্তি এবং কর্মজ্ঞ খবিগণকে লইয়া যানু সান,চর রাজগণের অব-

স্থিতির জন্য শীয়ই পটগ্রসকল প্রস্তুত হউল্ভান্ত তথন ভরত মহারাজ রামের আদেশমূল নত্ত্বা সম্ভিব্যাহারে যজ্ঞীর

বিসম্ভার লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিসম্ভার লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিশ্বনর্থিতম লগ । অনন্তর ব্যক্তি আদেশে এক কৃষ্ণদারসমানবর্গ স্কুলকণ-সম্পন্ন অথব উদ্মন্ত হইল স্কুল্বল খিছকগণের সহিত উহার রক্ষা বিধানার্থ নিযুত্ত হইলেন। প্রাম অবই উদ্মন্ত করিয়া সসৈন্যে নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং অভ্যুত বজ্ঞস্থান দশিনে অতিশয় হুন্ট হইয়া উহার সৌন্দর্বের ব্যেষ্ট্ প্রশংসা করিলেন। ঐ সময় দেশদেশান্তর হইতে রাজারা আসিয়া তাঁহাকে নানার প উপহার দিতে ল্যাগলেন। ভরত ও শত্র্যা তাঁহাদের অভার্থনায় নিব্রে। সুগ্রীবাদি বানরগণ বিপ্রগণকে অরপান পরিবেষণ করিতে **লাগিলেন। বিভীষণ** ও অন্যান্য রাক্ষস উগ্রতপা ঋষিদিগের দাস্যে নিযুক্ত। সান্তর রাজগণের জন্য মহামূল্য পটমন্ডপ নিদিষ্টি হইল। মহারাজ রামের অধ্বমেধ মহা সমারোছে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এদিকে অশ্ব মহাবার লক্ষ্যুপের প্রবদ্ধে সূত্রক্ষিত ইইয়া ভ্রমণ কবিতে লাগিল। তৎকালে যজ্ঞক্ষেত্রে কেবলই এই রব যে, যাবং যাচকেরা না পরিতৃষ্ট হয় তাবং ভাহাদিগকে যথা ইচ্ছা অস**্**কৃতিত মনে দান কর। অথীদিগের ওষ্ঠ হইতে প্রার্থনাবাক্য নিঃসূত না হইতেই বানর ও রাক্ষসেরা নানাপ্রকার খান্ডব ও অন্যান্য মিষ্টসামগ্রী বিতরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ রামের যজ্ঞান, ভানকালে আর কাহাকেই দীন হীন ও মলিন দৃষ্ট হইল না। সকলেই হ,ষ্টপ্রেষ্ট। যে-সমস্ত চিরজীবী মর্নিরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, এর প ভ্রিদানসহকৃত যজ্ঞ যে কখন হইয়াছে ইহা আমাদের স্মরণ হয় না। যে সূত্রপের প্রাথী সে সূত্রপ পাইল। যে ধনের প্রাথী সে ধন পাইল, যে রহের প্রাথী সে রহ পাইল। ঐ যজ্ঞকেরে নিরুত্রদীয়মান ধনরত্ন ও বস্তের পর্বতপ্রমাণ স্তুপে চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্ষমিগণের মুখে কেবলই এই কথা, আমরা ইন্দু চন্দু যম ও বর্ণ কাহারই গৃহে এইরূপ যজের অনুষ্ঠান দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদাচ দেখি নাই। বানর ও রাক্ষস সর্বন্ত অবস্থিত। তাহারা হস্ত পরিপ্রে করিয়া অথপীদিগকে অলেকদা প্রদান করিতে লাগিল। এইর্পে রাজাধিরাজ রামের সম্বংসরের অধিককাল বিবিধ উপচারে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। একদিনের জন্যও তাহার কোন বিষয়ে কিছুমান্ত অংগবৈলক্ষণ্য কেহই দেখিতে পাইল না।

ত্রিন**র্বান্ততম লগ**া এই অশ্বমে**ধ বজে ম**হর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অত্যাশ্চর্য ফল দর্শন করিয়া যথায় ঋষিগণ বাস করিয়া আছেন সেই স্থানে করেকটি কুটীর আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অমপান ও ফলম্লপ্র বহুসংখ্য খকট তহিরে কুটীরের গোভাবর্ধন করিতে লাগিল। এই অবসরে তিনি শিষ্য কুশীলবকে আহ্বানপূর্ব কহিলেন, দেখা তোমরা গিরা পবিত্র খবিক্ষেত্র বিপ্রালর, রাজমার্গা, অভ্যাগত রাজগণের গৃহে, রাজন্বার, বজ্ঞন্ধান এবং বিশেষতঃ বঞ্জদীক্ষিত খাষিগণের নিকট পরম উৎসাহে সমগ্র রামারণকাব্য গান কর। এই কুটীরে এই সমস্ত পর্বাতজাত স্ক্রাদ, ফলম্ল আছে, তোমরা ইহাই ভক্ষণপ্রে ক্রের গান করিয়া বেড়াও। এই সমুস্ত ফলমূল ভক্ষণ স্বারা তোমাদের গাঁওপুরে প্রাণিত বোধ হইবে না এবং তোমাদের কণ্ঠমাধ্যে ও কিছুমাত পরিহান হইবে না। বদি রাজা রাম গাঁতপ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট খাবিগণের মধ্যে তোমাহিশকে আহনে করেন তাহা হইলে তোমরা তথার গিয়া রামায়ণ পান করিও তিনামি প্রে বের্প দেখাইয়া দিয়াছি তদন্সারে তোমরা প্রতিদিন শেলাক্রপ্রে বিংশতি সগমার গান করিও। ধনত্ত্বায় অন্প্রার্ভ লব্ব হইও নি বাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলম্ল আহার ধনে তাহাদের কি হইবে। যবি সম তোমাদিগকে জিল্লাসা করেন তোমরা কাহার পুত্র, তথন বলিও আমর্ সান্মীকির শিবা। এই তোমাদের স্মধ্র বীণা, বীণাদণ্ডে এই সমস্ত ফুড়্জাদি স্বরোভাবক স্থান : তোমরা মুর্ছনা সহকারে অক্লেশে গান করিও। দেখ, রাজা ধর্মান্সারে সকলেরই পিডা। তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিরা আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিও। তোমরা কল্য প্রভাতে হান্টমনা হইয়া তন্ত্রীলয়যোগে গান আরম্ভ করিও।

উদারহ্দর মহার্য বাল্মীকি শিষ্যস্বরকে এইরপে আদেশ করিরা মৌনাবলম্বন করিলেন। কুশীলবও তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া স্বকুটীরে রাচিযাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবিভজন সর্গা। অনন্তর রক্ষনী প্রভাত হইল। কুশীলব কৃতস্নান হইয়া হোম সমাপনপূর্বক মহার্য বাল্মীকির প্রদাশত স্থানে গিয়া গান আরশ্ভ করিলেন। রাম এই বালকন্বয়ের মুখে এই বীণালয়য়য়ৢৠ দ্রতমধ্যাদিক্তিসহিত স্বর্গিশেষ-শোভী অপুর্ব প্রচিরত গাঁতি ও বাক্সের স্বর্পোচ্চারণ শুবণ করিয়া যারপরনাই কোত্রলাবিন্ট হইলেন এবং বজ্ঞপ্রয়োগের বিরামকালে ঋষি, রাজা, বেদবিং পশ্ডিত, পৌরাণিক, শব্দবিং, কৃশ্খ রাহ্মণ, স্বরলক্ষ্ণজ্ঞ সংগীতগ্রবণলালস রাহ্মণ, সামাদ্রিক লক্ষণজ্ঞ, সংগীতশাস্ত্রনিপ্রণ, প্রবাসী, ছন্দোলক্ষণজ্ঞ, তালজ্ঞ, জ্যোতিবিক, ক্ষণস্কুল, বজ্ঞাদিকার্বিং, হেতুবাদপ্রয়োগসমর্থ বহুদশী তার্কিক, চিত্রবাব্যপ্রণ্ডা, সদাচারজ্ঞ ও বৈয়াকরণ ইংহাদিগকে আনয়নপূর্বক ঐ দুই দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ককে আহ্বান করিলেন। সভগীত শ্নিবার জন্য শ্রোত্গণের মধ্যে তুম্ল কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ দৃই ম্নিবালক সকলকে প্লেকিত করিয়া গান আরম্ভ করিলেন। এই গতি অলোকিক ও মধ্র। শ্নিয়া শ্রোত্গণের শ্রবণেচ্ছা ক্রমশই বিধিত হইতে লাগিল। তৃতির আর কিছুতেই অবসান হইল না। ম্নি ও রাজগণ অতিশয় হ্রু হইয়া ঐ দৃই গায়ককে ম্হুম্হু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বােধ হইল ঝেন সকলে তাঁহাদিগকে চক্কুলারা পান করিতেছেন। তংকালে পরস্পর এইর্প কহিতে লাগিলেন, দেখ, এই দ্ই ম্নিবালক সর্বাংশে মহারাজ রামেরই অন্রুপ, ঝেন স্থাবিশ্ব হইতে শ্বিতীয় স্থাবিশ্ব উন্ধৃত হইয়াছে। যাদ ই'হারা জটাবেকলধারী না হইতেন ভাহা হইলে আমরা রামের সহিত ই'হাদের ইতর্রবিশেষ কিছুই ব্রিকতে পারিতাম না।

মন্নবালকেরা প্রশাস নারদান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সাগ পর্যাত গান করিলেন। প্রাত্বংসল রাম অপরাস্থে এই বিংশতি সাগ প্রবাণ করিয়া প্রাত্গণকে কহিলেন, তোমরা এই দুই বালককে অন্টাদশ সহস্র নিল্ক এবং আরও বা কিছু ই'হাদের অভীন্ট শীঘ্রই প্রদান কর। লক্ষ্যাণ রামের আদেশমার উ'হাদের প্রত্যেককে তাবং পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেন। কিন্তু কুশালির অর্থ গ্রহণে অসমত হইলেন এবং বিক্ষিত হইয়া কহিলেন অর্থ কুইয়া আমাদের কি হইবে। আমরা বনবাসী, বনা ফলম্পল দিনপাত করিষ্ট্র স্থিক, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে।

তখন মহারাজ রাম ও অন্যান্য শ্রোতগণ উহাদের এই কথা শ্রনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও কোত্হলাবিল্ট হইলেন। পরে সিম এই কাব্যের প্রাণ্ডিব,তাল্ড জানিতে একাল্ড উংসক্ত হইয়া কহিলেন, সুন্তিলিক। এই কাব্য কত বড়? কাব্যকার মহর্ষির কোন দেশে বাস এবং ডিস কে? মন্নিবালকেরা কহিলেন বিশ্বন । ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা।

মন্নিবালকেরা কহিলেন বিশ্বনি । ভগবান বালমীকি এই কাব্যের রচয়িতা।
ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুবি লৈ সহস্র এবং উপাখ্যান এক শত। ইহাতে আদি
হইতে পাঁচ শত সর্গ ছয় কান্ড এবং উত্তরকান্ডও নিবন্ধ আছে। আমাদের গ্রুর্
মহার্ষ বালমীকি এই কাব্যে আপনারই চরিত্র রচনা করিয়াছেন। আপনার জীবনকালের যা কিছু শৃভাশৃভ ঘটনা ইহাতে তৎসম্দর বর্ণিত আছে। একণে এই
কাবা প্রবণে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি প্রাত্গণের সহিত
যক্তপ্রয়োগের বিরামকালে স্কুথ হইয়া প্রবণ কর্ন।

তখন মহারাজ রাম ঐ দুই মুনিবালকের বাক্যে সম্মত হইয়া হৃষ্টমনে মহবি বাল্মীকির নিকট গমন করিলেন এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণের সহিত গীতিমাধ্য প্রবণে প্রাকিত হইয়া কর্মশালায় প্রবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চনবিভতম সগঁ ॥ রাম বহুদিন ধরিয়া, মুনি ও রাজগণের সহিত কুশীলবের মুখে এই মধ্র রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন এবং এই গাঁতিপ্রসংজ্য কুশীলব সীতারই গর্ভজাত ইহা জানিতে পারিয়া স্বেচ্ছাক্রমে শুন্ধুন্বভাব দ্তগণকে সভামধ্যে আহন্দপ্রবিক কহিলেন, ভোমরা ভগবান বালমীকির নিকট গিয়া আমার বাক্যান্সারে বল, ধাদ জানকী সচ্চরিক্তা হন, বাদ ভাঁহাতে কোনর্প পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি মহার্ষ বালমীকিরই আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুন্ধি সম্পাদন কর্ন। আমি বের্প কহিলাম তোমরা এই বিষয়ে মহার্ষির অভিপ্রায় এবং আত্মশুন্ধিকক্ষে জানকীর ইচ্ছা সম্যক্ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



ব্রিময়া শীঘ্র আমাকে সংবাদ দেও। পরিম সোন্দর্যলোভে দ্বীর ব্যতিক্রমেও উপেক্ষা করিয়াছি, আমার এই যে অুর্যা সুর্বত র্টিয়াছে, এক্ষণে জানকী আমারই এই কলণ্ডক ক্ষালনের জন্য কল্য প্রত্যুতি আসিয়া সভামধ্যে শপ্থ কর্ন।

অনশ্তর দ্তেরা রামের প্রক্রিশ আদেশ পাইবামাত মহর্ষি বাল্মীকির নিক্ট উপস্থিত হইল এবং ঐ তেজিঃপ্রেক্তলেবর মহাস্থাকে প্রণাম করিয়া রামের কথান্সারে সমস্তই কহিল। তথন মহর্ষি বাল্মীকি দ্তম্বে রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, দ্তগণ! রামের যের্প অভিপ্রায় তাহাই হউক। স্মীলোকের পতিই দেবতা, স্তরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন জ্বানকী তাহাই কর্ন।

পরে রাজদতেরা রামের নিকট আসিয়া মহর্ষি বান্দীকির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। শর্নিয়া রাম হৃষ্টমনে সভাষ্থ মহর্ষি ও রাজগণকে কহিলেন, সশিষ্য থাষিগণ এবং সান্তর রাজগণ, জানকীর শপথ এবং আত্মশর্দ্ধির জন্য আর যা কিছু আবশ্যক, কলা প্রভাতে আসিয়া প্রত্যক্ষ কর্ন।

শ্নিবামার ক্ষিদিগের মধ্যে সাধ্বাদ উত্থিত হইল। রাজগণ রামের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! এইরূপ কার্য প্রথিবীর মধ্যে কেবল আপনাতেই সম্ভব।

অনন্তর মহারাজ রাম রান্তিপ্রভাতে জানকীর পরীক্ষা হইবে এইর্প নিশ্চয় করিয়া সভাস্থ সমস্ভ লোককে বিদায় দিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন।

ৰামৰিততম সাৰ্গ ম বাহি প্ৰভাত হইল। বাম যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া খবিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বাশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দীর্ঘতমা, মহাতপা দ্বাসা, প্রেক্ট শক্তি, ভাগবৈ, বামন, দীঘার, মাক'ণ্ডেয়, মৌশ্যলা, গর্গা, চাবন, ধর্মাজ্ঞ বি সনন্দ, তেজন্বী ভরন্বাজ, অণ্নতনয় স্পুত্ত, নারদ, পর্বত ও গোতম এই দিমস্ত এবং অন্যান্য খবিরা কোত্হলাক্রান্ত হইরা সভাস্থলে উপস্থিত কুইউর্নি। মহাবল রাক্ষস, ক্ষান্তর, বৈশ্য ও শাদ্র এবং দিগুদিগুন্তবাসী খ্রাহ্ম**র্ণ্ডি**র্গ আগমন করিলেন। সকলে এই অ**ল্ড**ুড শপথব্যাপা**র** প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পর্যতবং নিশ্চল হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহার্ষ বালম্বাকি শাঘ্র জানকীর সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। জানকী রামকে হাদয়ে অনুধ্যানপূর্বক কৃতাঞ্জাল হইয়া সজলনয়নে অবনত মুখে মহার্ষর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রতির ন্যায় জানকীকে মহর্ষির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া চতুদিকি সাধ্বাদ উত্থিত হইল। সভা<del>স্থ</del> সকলে শোক দঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তংকালে কেহ রামকে কেহ দীতাকে এবং কেহ বা উভয়কেই দাধ্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বালনীকি জানকীকে লইয়া এই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশপ্রক রামকে কহিলেন, রাজন্! এই তোমার পতিরতা ধর্মচারিণী সীতা। তুমি লোকাপবাদ-ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ই'হাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। এক্ষণে ই'হাকে অনুমতি কর, ইনি তোমার মনে আত্মশ্বন্দির প্রত্যন্ত উৎপাদন করিবেন। এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, আমি সতাই কহিতেছি ই'হারা তোমারই ঔরস পরে। দেখ, আমি পরেপরম্পরায় প্রচেতা হইতে দশম। আমি যে কখনও মিখ্যা কহিয়াছি ইহা আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে বিশ্বাস কব, ইহারা তোমারই ঔরস পরে। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, একণে যদি জানকীর চরিত্রগত অণ্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তবে আমার যেন সেই সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি এ **ধাবং**কাল কায়মনোবাক্যে

কখনও কোন পাপাদরণ করি নাই, এক্ষণে বদি জানকী নিষ্পাপ হন তবে সেই পাপ না করিবার ফল আমার বেন ভোগ করিতে হয়। আমি শোগ্রাদি পঞ্চেল্য়ির ও মনে জানকীকে শুন্থচারিণী ব্রিয়া বন হইতে লইয়া আসি। এক্ষণে এই পতিপরায়ণা ভোমার মনে আত্মশ্বদ্ধির প্রতায় উৎপাদন করিবেন। আমি দিবাজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুন্ধস্বভাবা, তুমি ই হাকে পাবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে পরিতাগে করিয়াছ।

সশ্ভনৰতিতম সর্গ ॥ রাম বালমীকির এই কথা প্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপ্টে কহিলেন, ভগবন্! আপনার বিশ্বাস্য বাকো যদিও জানকীকে শান্ধন্বভাবা বিলিয়া ব্বিলাম, তথাচ আপনি বের্প কহিতেছেন তাহাই হউক। প্রে লঞ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা ইইয়াছিল। ইনি তথায় শপথও করিয়াছিলেন; এই জনা আমি ইছাকে গ্রে লইয়াছিলাম, কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই করেণে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইছাকে নিন্পাপ জানিলেও কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব আপনি আমায় রক্ষা কর্ন। এই যমজ কৃশীলব আমায়ই প্র ইহা আমি ছোনি। একণে শান্ধচারিণী জানকীর উপর আমার প্রেবং প্রতি সগারিত ক্রিক।

জানকীর উপর আমার প্র্বিং প্রতি সন্থারিত বৃত্তী।
সীতার এই শপথপ্রসংগে স্রুগণ সর্বলেক অতামহ রন্ধাকে লইয়া উপস্থিত
হইয়াছেন। আদিত্য, বস্, রুদ্র, বিশ্বদেব, মুবুর ও সাধাগণ এবং নাগ, স্পূর্ণ ও
সিম্পূগণ আগমন করিয়াছেন। রাম ই ব্যক্তিগর প্রতি দ্দিলপাতপ্র্বিক প্নেরায়
কহিলেন, খবিগণের বিশাশে বাক্যে করিয়াছে। ইনি
জগতের মধ্যে শুন্ধচারিলী। এক্সেই হার প্রতি আমার প্র্বিং প্রতি সঞ্জারিত
চাউত।

ঐ সময় দিব্যগশ্ধ বৃদ্ধির পবিত্র বার্য বহুমান হইল। বার্র দপশসিংথে সভাস্থ সকলে প্রাকৃত হইয়া উঠিল। এবং ত্রেতাব্ধার বার্য সত্যক্ষের নার স্থাদপর্শ, এই ভাবিয়া বিক্ষয়ের সহিত বার্র এই অচিন্তা ও অন্ভর্ত সঞ্জবণ পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপ্টে অধাম্থে কহিলেন, আমি রাম ব্যতীত যদি অনা কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি তবে সেই প্রণার বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ ইউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাকো রামকে অর্চনা করিয়া থাকি তবে সেই প্রণার বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ ইউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেই জানি না যদি এই কথা সত্য বলিয়া থাকি তবে সেই প্রণার বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ ইউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

জানকী এইর্প শপথ করিতেছেন ইতাবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উথিত হইল। দিব্যবন্ধশোভিত তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা উহা মন্তকে ধারণ করিয়া আছে এবং উহা অপূর্ব ও স্কুলজ্জত। দেবী পৃথিবী বাহ্ন প্রসারণপূর্বক জানকীকে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন। সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তদ্দশনে দেবগণ সাধ্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে অবিচ্ছিল প্রপাব্দি আরক্ষ হইল। যজ্ঞবাটন্থিও খাষি ও রাজগণ যারপরনাই বিন্মিত হইলেন। ভ্লোক ও দ্যুলোকে ন্থাব্য জনগম সমন্ত জীব, মহাকায় দানব ও পাতালবাসী পল্লগদিগের মধ্যে কেহ হ্উন্মনে কোলাহল করিতে লাগিল, কেহ এই অন্তর্ত ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিল



এবং কেছ কেছ বা বিমোহিত হইয়া কখন রাম ও কখন বা সীতাকে নিরীকণ করিতে লাগিল। ফলতঃ ঐ সময় সমস্ত জগৎ বেন মোহাক্সে হইয়া রহিল।

আন্টনর্বাক্তরম সর্গা। জানকী রসাতলে প্রবেশ করিবে মুনিগণ রামকে সাধ্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তথন রাম দীক্তিটোল গৃহীত দণ্ডকান্তে ভর দিয়া দৃঃখিতমনে জলধারাকুললোচনে অধ্যমতি রোদন করিতেছিলেন। তিনি এইর্পে বহুক্লণ রোদনপূর্ব শাক প্রেমিডেই আকৃত্ব হইরা কহিলেন, আমি সমক্ষে মুতিমিতী প্রীর ন্যায় সীতাকে অক্তর্থনে করিতে দেখিলাম, এই জন্য অভ্তপুর্ব শোক আমায় অভিত্ত করিতেছে। প্রে রাবণ সম্প্রপারে লংকায় সীতাকে লইয়া যায়, আমি ক্রিটেইতেও তাহাকে আনিয়াছিলাম, পাতালের কথা তো সামান্য। দেবি বসুক্রির! আমার সীতাকে আনিয়া দেও, তুমি ত আমায় জানই, সীতাকে না পাইছো আমি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব। তুমিই আমার শ্বশ্র, প্রে রাজর্মি জনক হলকর্ষণ করিতে গিয়া তোমার বক্ষ হইতে সীতাকে উন্ধার করেন। এক্ষণে হয় সীতাকে দেও, নয় বিদীর্ঘ হও। আমি পাতালতলে বা স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত বাস করিব। তুমি সীতাকে শীয় আন, আমি তাহার জন্য উস্মন্ত হইয়াছি। তিনি বেমন ছিলেন ঠিক সেইর্প অবিকৃত অবস্থায় যদি তুমি তাহাকে রসাতল হইতে না আনিয়া দেও তাহা হলৈ আমি তোমায় পর্যত বনের সহিত নিম্লে করিব। এক্ষণে প্রিবী বিনন্ট হউক এবং সমন্ত জলময় হইয়া যাক।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ রক্ষা ক্রোধম্ছিত শোকাকুল রামকে কহিলেন, রাম! তুমি সদত্তত হইও না, একণে স্বীয় প্রভাব এবং দেবগণের সহিত মন্তগার কথা মনে করিয়া দেখ। আমি ইহা ভোমার স্মরণ করাইয়া দিভেছি না কিন্তু তুমি যে স্বয়ং বিশ্বর অবতার তাহা আপানিই স্মরণ করিয়া দেখ। সীতা সাধনী ও সক্তরিয়া এবং তোমাতে একান্তই অনুরাগিণী। তিনি তোমার আগ্রয়ন্থ তপস্যার বলে পর্মস্থে নাগলোকে বায়া করিয়াছেন। স্বর্গে প্নরায় তোমার সহিত তাহার সমাগম হইবে। একণে এই সভামধ্যে আমি বাহা কহিতেছি শ্নে। এই সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রামায়ণ নিঃসন্দেহে তোমার সমন্ত বিষয় সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিবে। তোমার জন্ম ইইতে বা কিছু স্থেদুরণ ঘটিয়াছে এবং সীতার

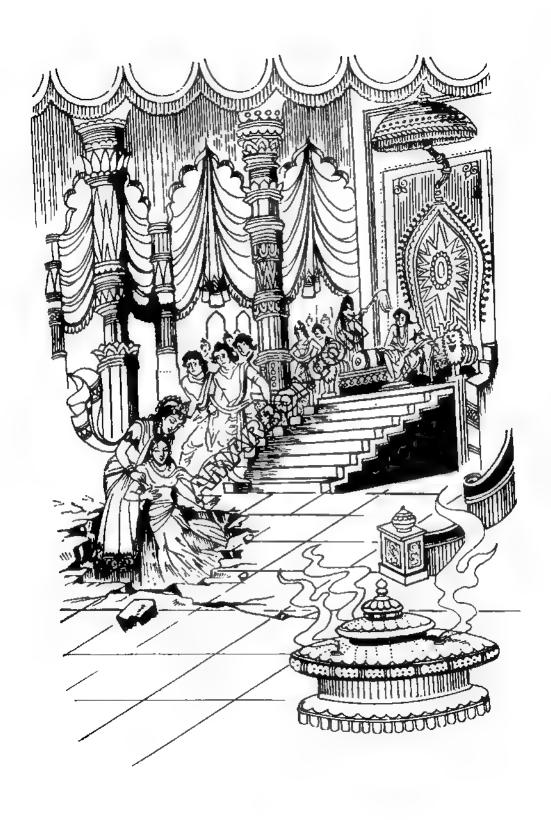

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসাতলপ্রবেশের পরেও যা কিছ্ ঘটিবে সমস্তই মৃহর্ষি বাল্মীকি ইহাতে সন্নি-বেশিত করিরাছেন। এই রামায়ণ আদিকাব্য। রাম! তোমাতেই সমস্ত গ্র্ণ প্রতিশ্ঠিত, কাব্যে বর্ণনীয় যশের আধার তোমা ব্যতীত আর কেহই নাই। তোমার চরিত্র অতি বিচিত্র। এই কাব্য পূর্বে আমি স্বরগণের সহিত শ্নিয়াছি। ইহা দিব্য অভ্তৃত সত্য ও প্রলাপরহিত। এক্ষণে তুমি মনঃসমাধানপূর্বক ইহার শেষ অংশ প্রবণ কর। এই শেষাংশের নাম উত্তরকাশ্ত। তুমি ক্ষষিগণের সহিত তাহা প্রবণ কর। তুমি পরম রাজ্মি। তোমা ব্যতীত আর কেহই এই কাব্য প্রবণ করিবার উপযুক্ত নয়।

গ্রিভ্রনপতি রক্ষা এই বলিয়া সবান্ধব দেবগণের সহিত দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। সভাস্থ যে-সমস্ত রক্ষলোকলাভের উপবৃদ্ধ ঋষি রক্ষার অন্ত্রমন করিডেছিলেন তাঁহারা রক্ষারই অনুজ্ঞাক্রমে উত্তরকান্ড শ্রনিবার জন্য প্রনরায় ফিরিলেন। তথন রাম রক্ষার এইর্প কথা শ্রনিয়া মহর্ষি বাল্মীকিকে কহিলেন, ভগবন্! এই সমস্ত রক্ষলোকার্হ খবি আমার ভবিষাৎ চরিত শ্রনিতে একাস্ড উৎস্কে ইইয়াছেন, অতএব আগোমী কলা ইইতে তাহা আরম্ভ কর্ন।

অন্তর রাম সভাস্থ লোককে বিসম্ভানপ্তকি কুশীলবকে লট্য়া বাদ্মীকির পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতার শোকে অতিমার কাতর হইয়া তথায় রাহিবাপন করিতে লাগিলেন।

দৰনৰভিত্তম লগ ॥ রাতি প্রভাতে রাম ক্রিক্টকে আনরনপ্রেক প্রে কুশীলবকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নিঃশংকচিতে উত্তরকান্ড আরম্ভ কর। মহাত্মা ঋষিগণ ম্ব-ম্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন এক্সিক্টলিব গান করিতে লাগিলেন।

শ্ব-শ্ব আসনে উপবিষ্ট ইইলেন এই কুশীলব গান করিতে লাগিলেন।
সীতা শ্বীর সত্যের বলে ব্রেডিলে প্রবেশ করিলে রাম যজ্ঞ সমাপনপ্রবিক্
আতিশয় বিমনা ইইলেন। বিশ্বিক জানকীবিরহে জগং শ্নাময় দেখিতে লাগিলেন।
তাহার শোক ক্রমশঃ প্রবর্গ ইইয়া উঠিল। মনে কিছুতেই শাশ্তিলাভ ইইল না।
পরে তিনি অভ্যাগত রাজগণ, বানর ও রাক্ষ্মগণ এবং আর-আর সকল লোককে
প্রচুর সম্মান ও ধনদান সহকারে বিদায় দিয়া অবোধ্যায় প্রবেশ করিলেন।
সীতাচিল্তা তাহার হৃদয়ে সতত জাগর্ক। সীতাকে বিসর্জন করিবার পর
তিনি আর ভার্যাল্ডর গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যেক যজ্ঞদীক্ষাকালে কনকময়ী
জানকী তাহার পদ্দী ইইতেন। ক্রমশঃ রাম বহুসহল্ল বংসর বজ্ঞ করিলেন।
রাজপেয়, অণিনন্টোম, অভিরাত্ত ও গোসব প্রভৃতি বজ্ঞ ভ্রি দক্ষিণাদান সহকারে
মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন। এইর্পে ধর্মান্টোন ও রাজ্ঞাপালন করিতে
রামের বহুকাল অতীত ইইয়া গেল। রাক্ষ্ম, বানর ও ভল্লাক তাহার আজ্ঞাবহ।
দিগ্দিগদেতর রাজগণ তাহার আজ্ঞাবহ। তাহার শাসনকালে পর্জন্যদেব যথাসময়ে ব্লিট করিতেন, অলকণ্ট কাহারই ছিল না; দিকসকল নির্মল, নগর ও
গ্রামের সকল লোকই হুন্টপ্রেট; ব্যাধি কি অকালমন্ত্য কাহারই ছিল না।

অনশ্তর বহন বর্ষের পর ষশান্ত্রনী কৌশল্যা পরে ও পোর রাখিরা দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর সন্মিত্রা ও কৈকেয়ীরও মৃত্যু হইল। ই'হারা সঞ্চিত প্রাবলে স্বর্গলাভ করিলেন এবং রাজা দশরখের সহিত সমাগত হইয়া হৃত্যমনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাম এই মাতৃগণের উদ্দেশে ও পিতৃক্ত্যে বর্ষে বর্ষে তাপস রাজাণিদগকে প্রচন্ন অর্থাদান করিতেন এবং পিতৃ ও দেবগণকে তৃশ্ত করিয়া অনেক বস্তু করিয়াছিলেন।

<sup>🤲</sup> দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শততম সর্গ ॥ কিরংকাল অতীত হইরা গেল। একদা কেকররাজ ব্ধাজিং রামকে প্রতির উপহার দিবার জন্য দশ সহস্র অশ্ব, কশ্বল, চিত্রক্ত, নানাবিধ রক্ষ ও উংকৃট আভরণের সহিত অভিগরাতনর গ্রুর, মহর্ষি গর্গকে মহাত্মা রামের নিকট প্রেণ করিলেন। মহর্ষি গর্গ ব্যাজিতের প্রেরিত ধনরত্বের সহিত উপস্থিত শ্নিনা, ধীমান রাম অন্জগণের সহিত জোশমাত্ত তাঁহার প্রত্যা করিলেন। তিনি মহর্ষিকে প্রাণ ও মাতুলপ্রেরিত ধনরত্ব গ্রহণ করিরা ব্যাজিতের সর্বাংগীণ কুশল প্রশনপ্রিক কহিলেন, ভগবন্। আপনি বাংমী এবং সাক্ষাং বৃহদ্পতি। একণে যাহার কারণে আপনার আগমন, বলনে আমার সেই মাতুল কি বলিয়াছেন।

অনদতর গর্গ কহিলেন, রাজন্! তোমার মাতৃল ব্যাজিং দেনহসহকারে বাহা কহিয়ছেন শ্নাঃ সিন্ধানদের উত্তর পাদের্ব ফলম্লেবহ্ল পরমশোভন একটি প্রদেশ আছে। গন্ধব্রাজ শৈল্বের প্র তিন কোটি সমরপট্য গন্ধব্ব তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। তুমি ঐ সকল গন্ধব্বকে পরাজ্য় করিয়া ঐ প্রদেশ অধিকার কর। এই কার্বের যোগা তোমা বাতীত আর কাহাকেও দেখি না। আমার এই প্রস্তাব অহিতকর নহে। তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত হও।

রাম মাতৃলের বাক্যে সন্মত হইরা ভরতের প্রতি দৃশ্টিপাত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপ্টে প্রতিমনে মহার্য গর্গাকে কহিলেন ক্রেন্ ! এই তক্ষ ও প্রশ্বক ভরতেরই প্র । ই'হারা অ্থাজিতের প্রয়রে রিক্তি হইরা ধর্মান্সারে ঐ গণ্ধর্ব-দেশ শাসন করিবেন। এই দুই বীর সমৈন্তে ভরতকে অগ্রে লইরা গণ্ধর্বগণকে বিনাশপ্র ক ভথার দুইটি পার স্থাপ্র ক্রিরবেন। ধার্মিক ভরত প্রশ্বরক ঐ প্রের শাসনভার অর্পণ করিয়া প্রক্রির আমার নিকট আসিবেন। অনস্তর ভরত শাভনক্রয়েশ্রে ইবি গর্গাকে অগ্রে লইরা সমৈন্যে প্রশ্বরের

অন্তর ভরত শভ্নকর্যোগে ছিবি গর্গকে অগ্রে লইরা সসৈন্যে প্রেশ্বরের সহিত নিগতি হইলেন। দেরপর্কের্স দুর্ধর্ষ, ইন্দ্রান্গত দেবসেনার ন্যার রামান্গত সৈন্য দুই তিন দিবসের পি তীহার অনুসরণপ্র্বক প্রতিনিব্ত হইল। মাংসাশী সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি দার্ণ হিংপ্র জন্ত এবং খেচর গ্রেগণ গন্ধর্বগণের রক্তমাংসের প্রত্যাশায় দলে দলে সৈন্যের অগ্রে অগ্রে বাইতে লাগিল। এইর্পে সকলে অর্ধমাসকাল নির্বিয়ে স্দৃশীর্ঘপথ প্রতিনপ্রেক কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইল।

একাধিকশততম লগা ॥ কেকেররাজ ব্ধাজিং ভরতকে বৃন্ধসম্জার মহার্য গগেরি
সহিত উপস্থিত দেখিরা বারপরনাই প্রতি হইলেন। পরে তিনি এবং ভরত
সমর্রানপুণ বলবাহনের সহিত শীন্ত লিয়া গন্ধবনগর অবরোধ করিলেন। মহাবল
গন্ধবিগণ যুন্ধার্থ চতুর্দিকে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং উভয় পক্ষে লোমহর্ষণ তুম্ল বৃন্ধ আরশ্ভ হইল। সাত রাত্রি অতীত হইরা গেল, কিন্তু কোন
পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। চতুর্দিকে রস্তন্দী প্রবাহিত; শীন্ত থজা ও
ধন্ এবং মৃতদেহ ঐ স্লোতে ভাসিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর ভরত
কোধাবিত হইয়া গন্ধবিগণের প্রতি সংবর্ত নামে দার্ণ কালান্দ্র নিক্ষেপ করিলেন।
ঐ তিন কোটি গন্ধবি ক্ষণকালমধ্যে ঐ কালপাশে বন্ধ ও নিহত হইল। ফলতঃ
এইরূপ অন্তন্ত যুন্ধকান্ড দেবতারাও কখন দেখেন নাই।

শ্বনতর ভরত দুই প্রেকে দুইটি নগরে স্থাপন করিলেন। তিনি তক্ষণিলায় তক্ষকে এবং প্রুকলাবতে প্রুপলকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই দুই গন্ধর্বদেশ ধনধানাপূর্ণ ও কান্নশোভিত। সম্পির্ণ যেন প্রস্পর পরস্পরকে স্পধা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতেছে। তথার ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহার ন্যায়সল্গত। আপণশ্রেণী, উৎকৃষ্ট গৃহ, সম্পতল প্রাসাদ, দেবমন্দির এবং তাল তমাল তিলক ও বকুল বৃক্ষে ঐ স্থান যারপরনাই স্কোভিত। ভরত ঐ দ্বই প্রর স্থাপন এবং প্রুম্বরের প্রতি তাহার শাসনভার অর্পণপ্রেক পাঁচ বংসরের পর প্রনর্বার অধোধ্যায় আগমন করিলেন এবং ইন্দ্র যেমন ক্রছাকে প্রণিপাত করেন সেইর্প ম্তিমান ধর্মের ন্যায় অর্বান্থত রামকে প্রণিপাত করিয়া আদ্যোপান্ত গন্ধর্ববধব্তান্ত এবং প্রস্থাপনের বিষয় নিবেদন করিলেন।

ল্বাধিকশক্ততম লগা। রাম এই ব্যাপার প্রবণ করিয়া প্রাত্গণের সহিত অতিশর হৃত্য হইলেন এবং লক্ষ্যণকে কহিলেন, লক্ষ্যণ! তোমার পরে অঞ্সদ ও চন্দ্রকৈতৃকে আমি রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কোন্দেশে ইহাদিগকে অভিষিদ্ধ করা আবশ্যক তাহা প্রির কর। বধার রাজগণের কোনর্প বাধা না জন্মে, আপ্রমন্দকল নন্ট না হর, আর আমরাও কোন বিষয়ে কাহারও নিকট কোনওর্পে অপরাধী না হই এবং যাহা রমণীয় ও অসংকীণ এইর্প কোন দেশ নিধারণ কর।

ভরত কহিলেন, আর্ষ ! কার্পথ দেশ স্দ্শা ও স্বাস্থাকর। কুমার অংগদের রাজ্য তথার স্থাপিত হউক। আর চন্দ্রকৈত্র জন্ম স্ক্রকানত দেশ নির্দিণ্ট হউক। রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং কার্পথ দেশ স্ববশে আনয়ন

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবি কার্পথ দেশ স্ববশে আনয়ন করিয়া অপাদের ভন্য অপ্পদীয়া নামে এব কার্ণীয় পরেরী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আর মহাবীর চন্দ্রকৈত্র জন্য মন্পদ্ধমিত চন্দ্রকান্ত নামে খ্যাত অমরাবতীর তুলা এক প্রেরী সায়িবলৈত করিলেন। পরে তিনি আতৃগণের সহিত মিলিও হইয়া পরম প্রতি সহকারে অক্টাই ও চন্দ্রকেত্রে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। কার্পথ পশ্চিমে ও চন্দ্রকার্ত উর্বেদিকে অবন্ধিত। লক্ষ্মণ অপাদের এবং ভরত চন্দ্রকেত্র সমাভিব্যাহারে সিমেলেন। পরে লক্ষ্মণ এক বংসর অভ্যাদীয়া প্রেরীতে বাস করিয়া পশ্চাৎ অবোধ্যার প্রতিনিক্ত ইইলেন এবং ভরতেও বংসরাধিককাল চন্দ্রকান্ত প্রেরীতে বাস করিয়া রামের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। এইর্পে রাজ্যশাসন ও ধর্মকার্যপ্রসংগে তাহাদের পরমায়্র একাদশ সহস্র বংসর অত্যীত হইল।

ন্ত্রাধিকশন্তক্তম লগ ॥ অনশ্তর কিয়ংকাল অতীত হইলে শ্বয়ং কাল তাপসর্পে রাজন্বারে উপস্থিত। তিনি আসিয়া লক্ষ্যণকে কহিলেন, আমি মহর্ষি অতিবলের দ্ত। কোন কার্যপ্রসঞ্জে রামের সহিত সাক্ষাং করিবার জন্য আসিয়াছি।

লক্ষাণ দ্বতপদে রামের নিকট গিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনার ধর্মবলে উভয় লোক আয়ত হউক। এক্ষণে তপঃপ্রভাবে স্থপ্তভ এক ম্নিদ্ত আপনার সহিত সাক্ষাং করিবার জন্য আসিয়াছেন। রাম কহিলেন, বংস! ম্নির আগুরাবহ দ্তকে তুমি শীয়ই আনয়ন কর।

অনন্তর লক্ষ্যণ মহর্ষি অতিবলের দ্তকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ দ্ত স্বতেজে যেন সমস্ত দক্ষ করিতেছেন। তিনি রামের নিকট গমন করিয়া মধ্রে বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক। রাম তাঁহাকে অর্ঘাদি দ্বারা যথোচিত সংকার করিয়া কুশল জিল্পাসা করিলেন। বাক্ষী মুনিদ্ত স্বশাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনশ্তর রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তো স্থে অগিসয়াছেন? যাঁহার নিকট হইতে আপনার আগমন তাঁহার কি কথা আছে বলুন।

দ্ত কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি হিত আকাৰ্ম্য কর তাহা হইলে নিজনি এই বন্ধবা বিষয়টি শ্নিতে হইবে। শ্লে কেবল ইহাই নয়, আমাদের এই কথা যে শ্নিবে বা ষে মল্পাকালে আমাদিগকে দেখিবে সে তোমার বধ্য। ম্নি আমাকে এইর্পই আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি এইটি অপ্যাকার কর তাহা হইলে বলি।

তখন রাম দ্তের কথার স্বীকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! তুমি স্বাররক্ষককে বিদায় দিয়া স্বয়ং স্বারে দন্ডায়মান থাক। এই ঋষি ও আমার নির্দ্ধনে যাহা কথাবার্তা হইবে যদি কেহ তাহা দেখে বা শ্লে সে আমার বধ্য হইবে।

এই বলিয়া রাম লক্ষ্যণকে স্বারে রাখিরা ম্নিদ্তেকে কহিলেন, আপনার কি অভীন্ট এবং আপনি যাঁহার প্রেরিত তাঁহারই বা কি অভীন্ট আপনি নিঃশ•ক-চিত্তে বল্ন, শ্রনিতে আমার একান্ড কৌত্হল উপস্থিত হইতেছে।

চতুরধিকশততম লগ ॥ দতে কহিলেন, মহারাজ সাম বে নিমিত্ত আসিরাছি শন্ন। আমি সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার প্রেটিড, আমি তোমার প্রেবিস্থায় সংকল্পোৎপক্ষ প্রত্ত, আমার নাম সর্বসংহ্রিক কাল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তোমাকে কহিয়াছেন তুমি লোকসকলকে রক্ষা ক্রিবার নিমিত্ত বে পর্যন্ত প্রিথবীতে বাস করিবার অঞ্চাকার কর তাহত পূর্বি হইয়াছে। প্রে তুমি স্বয়ংই স্বীয় সংহারশত্তিপ্রভাবে লোকসকল পিন্তরপ্র ক মহাসমতে শলান থাক এবং সেই স্থানেই আমাকে স্টিট করিমার পরে জলশায়ী প্রকাণ্ডদেহ অনস্তকে মায়াবলে স্থিত করিয়া আর দ্ইটি কিটিকে স্থিত কর। ঐ দ্ই জীবের নাম মধ্য ও কৈটভ। ইহাদেরই মেদ ও অস্থি বারা প্রথবী মেদিনী ও পর্বতপ্রা হন। তুমি স্বীয় নাভিদেশজ্বাত সূর্যপ্রভ পদেম আমার উৎপাদন করিয়া আমার প্রতি প্রজ্ঞাপালন-ভার অপ'ণ কর। তুমি জগতের পতিঃ আমি তোমার প্রভাবে প্রাক্তাপত্য লাভ করিয়া প্রজা স্পাটি করিলাম। কিন্তু প্রজা স্থি করিয়া তাহাদিগের রক্ষা-বিধানার্থ তোমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলাম যখন ক্রমি আমায় স্মিটর উপযোগী বল প্রদান করিয়াছ তখন তুমিই এই স্থিতিকে রক্ষা কর। রক্ষাপত্তি তোমারই হাতে আছে, তুমি এই সনাতন দুধ্য স্বভাব হইতে ভাতগণের রক্ষা-বিধানের জন্য বিষ্ট্র প্রাণ্ড হও। পরে তুমি অদিতির গর্ভে বীর্যবান পত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর। তুমি ইন্দ্রাদির বীর্ষবর্ধন উপেন্দ্র। কোন কার্ষ উপন্থিত হইলে তুমি তাঁহাদের বিশেষ সাহায়ো আইস। পরে প্রজাগণ রাবণের উৎপীড়নে ব্যতিবাস্ত হইয়াছিল। তুমি সেই দূর্ব তকে বধ করিবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণে অগণীকার কর এবং একাদশ সহস্র বংসর প্রথিবীতে বাস করিবার নিয়ম করিয়া রাজা দশরথের প্ররূপে অবতীর্ণ হও। এক্ষণে তোমার আয়ুকাল পূর্ণ হইয়াছে। এই জনাই আমি সর্বসংহারক কালকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম। অতঃপর আরও যদি তোমার প্রজা রক্ষার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি প্রথিবীতে বাস কর। রাজন্! সর্বলোকপিতামহ রক্ষা তোমাকে এইরূপই কহিয়াছেন। আর ইহাও কহিয়াছেন যদি সূ*বলোক পালনে* ডোমার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে দৈবগণ তোমাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত ও সনাথ হইকে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন রাম ব্রহ্মার এইরপে কথা শুনিয়া সহাসামুখে কালকে কহিলেন, কাল! ভগবান রন্ধার কথার এবং ডোমার আগমনে আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। ত্রিলোকের কার্যসাধনার্থাই আমার উৎপত্তি। তোমার মধ্যল হউক : আমি ষে দ্থান হইতে আসিয়াছি এক্ষণে তথায় গমন করিব, সন্দেহ নাই। দেবগণের সকল কার্যে আমি ব্রহ্মার বশবভা । একণে তোমার আগমন সম্পূর্ণাই আমার অভিমত হইয়াছে।

পঞ্চাধকশতভ্য স্থা 🛊 রাম সর্বসংহারক কালের সহিত এইর্প কথোপকথন ক্রিতেছেন ইত্যবসরে ভগবান দুর্বাসা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের অভিলাহে ন্বারদেশে উপস্থিত। তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমার কিছু কার্য-বিঘা ঘটিয়াছে, তুমি **শীন্ত রামের সহিত আমার দেখা করাই**য়া দেও।

লক্ষ্মণ মহার্য দুর্বাসাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার কি বন্ধবা? কি প্ররোজন? কি করিব? আজ্ঞা কর্ন। আর্য রাম এক্ষণে কিছু বাস্ত আছেন, আপনি একটা অপেক্ষা করান।

দ্বাসা লক্ষ্যণের এই কথার জোধাবিত হইতেন এবং দীত চক্ষে যেন তাঁহাকে দণ্য করিয়া কহিলেন, লক্ষ্যণ! তুমি প্রতিষ্ঠ গিয়া রামকে বল। নচেৎ আমি সবংশে তোমাদের চার ভ্রাতার উপর এবং গ্রাম নগর, সকলেরই উপর অভিসম্পাত করিব, এক্ষণে কিছ্মতেই অঞ্চ্ছে ক্রেখ সম্বরণ হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ এই লোমহর্বণ কথা ত্রিনরা ভাবিলেন, সর্বনাশ অপেকা নর আমারই মৃত্যু হউক। তিনি এই বিশিষ্ট সংকল্প করিরা রামকে গিয়া কহিলেন, রাজন্! মহর্ষি দ্বাসা উপন্তিত। তখন রাম কালকে বিদার দিরা বহিগত হইলেন এবং দ্বাসার সহিত্ত সকাং করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপ্রেক কৃতাঞ্চলি-প্রটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগন্মি আপনার কি কার্য।

দ্বাস্য কহিলেন, রাজন্! শ্ন। আমি সহস্ল বংসর অনশনরত ধারণ করিরা আছি। আজ তাহা সমাশ্তির দিন। এক্ষণে তোমার বা কিছু প্রস্তৃত আছে আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও।

রাম দর্বাসার বাকো সম্ভূষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য বধাসম্ভব ভক্ষাসামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন। দ্বাসা সেই অমৃতাম্বাদ অল ভোজন করিয়া রামকে বারংবার সাধ্বাদ প্রদানপূর্বক স্বীর আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। দুর্বাসা প্রস্থান করিলে সর্বসংহারক কালের বাক্য রামের স্মরণ হইল। তিনি যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মূখে আর বাকাস্ফ্রতি হইল না। তিনি দীনমনে অধোম্বে এই দারুণ ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কালের বাকান,সারে বুকিলেন দ্রাত্গণের সহিত তাঁহার বিনাশকাল উপস্থিত। ভাবিলেন অতঃপর আর আমার কিছুই থাকিবে না। তিনি এই স্থির করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

মড়বিকশততম সর্গ u মহারাজ রাম অভিমান দীন ও নতশির। তিনি রাহ্বগ্রন্ত চন্দের ন্যায় অভিশয় মলিন। লক্ষ্মণ তাঁহার এইর্প ভাবান্তর দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, আর্য! আর্পান আমার জন্য কিছুমাত্র সন্তম্ভ হইবেন না, কালকুড গতিই এইর প। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আমার পরিত্যাগ করিরা প্রতিক্তা পালন কর ন। যাহারা প্রতিজ্ঞাপালনে বিমাধ তাহাদেরই নরক হয়। যদি আমার প্রতি আপনার



প্রীতি থাকে, যদি আমার প্রতি অন্ত্রন্থ প্রদর্শন আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমার অসম্কুচিত মনে পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম রক্ষ্যকের্ন।

তখন রাম বারপরনাই ক্ষু হইয়া মন্ত্রী ও ক্রেমিইত বশিষ্ঠকে আনয়নপ্রেক তাঁহাদের সমক্ষে কালের নিকট আপনার ঠিকজ্ঞা এবং দ্রাসার আগমনব্তাশ্ত সমস্তই কহিলেন। শ্নিরা ব্যাক্তিকে কহিলেন, রাজন্ ! তোমার ভাষণ বিনাশ এবং লক্ষ্যণের নিহিত বিশ্বেশি আমি বোগবলে জানিয়াছি। কাল
আতিমার প্রবল। এক্ষণে তুমি লক্ষ্যান্ত পরিত্যাগ কর। দেখ, প্রতিজ্ঞাভশ্গে
ধর্মক্ষতি। ধর্ম নন্ট হইলে স্থাবর্জনীয়ান্ত্রক বিশ্ব নিশ্চরই ধ্বংস হইবে। অতএব
তুমি বিশ্ব রক্ষা করিবার জন্ম ক্রিনার পরিত্যাগ কর।

অনশ্তর রাম বশিষ্ঠদেরের এই ধর্মসংগত কথা শ্নিয়া সর্বসমক্ষে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বংস! আজ আমি তোমার পরিত্যাগ করিতেছি। ধর্মবিপর্যার অত্যত দোষাবহ, আপনার জনের পক্ষে ত্যাগ বা বধ উভরই সাধ্গণের চক্ষে সমান।

তথন লক্ষ্মণ স্বগ্হে আর প্রবেশ না করিয়া জলধারাকুললোচনে প্রস্থান করিলেন এবং সরফ্তীরে উপস্থিত হইয়া আচ্মনপ্র্বক সমস্ত ইন্দ্রিমন্বার রোধ করিলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস আর পড়িল না। ঐ সময় অস্সরাদিগের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ যোগয়ন্ত লক্ষ্মণকে আর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে না দেখিয়া তাঁহার উপর প্রস্পর্মিট করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অদ্শ্যভাবে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গেলেন। লক্ষ্মণ বিশ্বর চতুর্থ অংশ। দেবগণ ই'হাকে পাইয়া প্রাকিত মনে প্রুল করিতে লাগিলেন।

সম্ভাধিকশততম সর্গ ॥ রাম লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বংখ ও শোকে অতিশয় কাতর ইইব্রেম এবং কুলপ্র্রোহিত বশিষ্ঠ, মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে কহিলেন, আজ্ব আমি ধর্মবিংসল ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। আমি ই'হার হস্তে অযোধ্যার আধিপত্য দিয়া পশ্চাৎ বনপ্রবেশ করিব। আর কালবিলম্ব না হয়। শীল্প অভিষেকের আয়োজন কর। লক্ষ্মণ যে পথে গিয়াছেন আজই আমি সেই পথে যাত্রা করিব।

তখন প্রকৃতিগণ তাঁহাকে নতাশিরে প্রণাম করিয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল। ভরত জ্ঞানশ্না। তিনি রাজ্য গ্রহণে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, রাজন্! দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ সত্য শপথে কহিতেছি আপনাকৈ ছাড়িয়া আমি রাজপদ প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনি কুশীলবকে অভিষেক কর্ন। কোশল কুশের এবং উত্তর কোশল লবের হউক। অতঃপর দ্রুভগামী দ্রতেরা শীদ্র শন্ত্র্বানিকট গিয়া আমাদের এই বনপ্রবেশের কথা জ্ঞাপন কর্ক।

অনন্তর বশিষ্ঠ পৌরন্ধনকে দুঃখিতমনে অধােমনুখে পতিত দেখিয়া রামকে কহিলেন, বংস! দেখ এই সমস্ত প্রজা শােকভরে ভ্তলে পড়িয়া আছে। একণে ইহাদিগের ইচ্ছান্ত্র্প কার্য করা তােমার আবশ্যক। নিবারণ করি, কোন প্রকারে প্রজাগণের প্রতিক্লতাচরণ করিও না।

রাম বশিষ্ঠদেবের আদেশে প্রজাদিগকে উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, তোমরা বল আমি কি করিব। প্রকৃতিগণ কহিল, রাজন্! আপনি যাইবেন, আমরাও আপনার অনুগমন করিব। যদি আমাদের উপর আপনার প্রীতি ও স্নেহ থাকে তাহা হইলে আপনি যে পথে যাইতেছেন আমরাও স্থাপিতের সহিত সেই পথে যাইব। যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার অভিপ্রেত না হর তাহা হইলে তপোবন বা দুর্গ নদী বা সম্ভ যথার আপনার ইছ্যা আমাদিগকে লইরা চলুন। রাজন্! ইহাতেই আমাদিগের পরম প্রতি, এই আমাদিগের পরম প্রাথনীর, আপনার অনুগমনেই আমাদিগের ইছ্যা।

রাম অন্গমনে পৌরগণের স্নৃদ্ধ যন্ত্র দেখিক বছলেন, ভাল, ভোমরা যাহা কহিতেছ তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি কেবিনে কুশকে এবং উত্তর কোশলে লবকে অভিষেক করিলেন। পরে কুশীল্মকে জোড়ে লইরা উভয়কে বহু সহস্ত্র অথক তাহাদিগকে শ্বীর শ্বীয় নগরে প্রতিষ্ঠাপনপ্রেক শত্রেরের ক্রিকে দ্ত প্রেরণ করিলেন।

জন্টাধিকশততম দর্গা । ক্রিক্টর দ্তেগণ মহারাজ রামের আদেশান্সারে শীষ্ট্র মধ্রা প্রতিত গমন করিল। পথে কোথাও আর বিশ্রাম করিল না। পরে তাহারা তিন দিন তিন রাত্রি পর্যটনের পর মধ্রায় উপন্থিত হইল এবং শন্ত্রারে আন্প্রিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। লক্ষ্যণকে পরিত্যাগ, রামের স্বর্গানরোহণ-প্রতিজ্ঞা, কুশীলবের রাজ্যাভিষেক, পোরগণের অনুগমন, আনুপ্রিক সমস্তই জ্ঞাপন করিল। কহিল, মহারাজ রাম ও ভরত বিন্ধাপর্বতের প্রাক্তেক্শকে কুশাবতীতে এবং লবকে শ্লাক্তী প্রতিত স্থাপন করিরা, অযোধ্যাকে জনশ্ন্য করত স্বর্গারোহণে উদ্যোগ করিরাছেন। এক্ষণে আপেনি তাঁহাদিগের নিকট থাইবার জন্য সত্বর প্রস্তুত হউল। এই বলিয়া উহারা মৌনাবলন্বন করিল।

তথন শত্র্যা দ্তম্থে এই ঘোর কুলক্ষরের কথা শ্নিরা প্রজাগণ ও প্রোহিত কাগুনকৈ আহ্বানপ্রাক সমস্ত ব্রাল্ড জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহাও কহিলেন, প্রাত্গণের সহিত আমারও মৃত্যুকাল আসম হইরাছে। পরে তিনি স্বাহ্কে মধ্রা ও শত্র্ঘাতীকে বৈদিশ প্রীতে স্থাপন করিলেন এবং মাধ্রী সেনা দ্ব ভাগ এবং সমস্ত ধনরত্ব যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া প্রাণ্যাকে দিয়া একমার রথে অযোগ্যায় প্রস্থান করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন মহারাজ রাম স্ক্রা ক্ষোমবস্ত ধারণপ্রাক ম্নিগণের সহিত প্রদীশ্ত পাবকের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাহাকে অভিবাদনপ্রাক কৃতাজ্ঞালিপ্রেট ধর্মান্গত বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমি প্রশ্বরকে রাজ্যে অভিবিশ্ব করিয়া এক্ষণে আপনার অনুগ্রমনের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। আজ আপনি আমায় কিছু বলিবেন না।



আপনার আদেশ আমা ব্যারা ব্যাহত হা হৈ আমার ইচ্ছা নয়। রাম শত্রুঘোর অনুগমন বিষয়ে প্রেমা কহিলেন, বংস। তোমার যেরপে সংকলপ তাহাই হউক। ঐ সময় কামর পী বানর ভক্তকে ও রাক্সেরা দেহত্যালে উন্মুখ ব্রুক্তি দেখিবার নিমিত্ত স্ঞাবকে লইয়া তথার উপস্থিত হইল। ইহারা ক্রিক্রের কহিল, রাজন্! আমরা তোমার অনুগমনের জন্য আগমন করিলাম। বঁটি তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া প্রস্থান কর তাহা হইলে আমাদিগের মুক্তকে ব্যাদণ্ড গ্রহার করা হইবে।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রামকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি অপাদকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আইলাম। জানিও তোমার অনুগমনেই আমার ম্পির সংকল্প।

তখন রাম ইহাদের প্রদতাবে সম্মত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণকে কহিলেন, সথে! যাবং প্রজা থাকিবে তাবং তোমায় লংকায় থাকিয়া দেহ ধারণ করিতে হইবে। যাবং চন্দ্র স্থাঁ, যাবং পৃথিবী, যাবং আমার চরিতকথা, তাবং ইহলোকে তোমার রাজ্য।

অন্তর বিভীষণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইলেন। পরে রাম হন্মানকে কহিলেন, কপিরাজ! তুমি চিরজীবী থাকিবে ইহাই স্থির আছে, **এক্ষণে স্বকৃত প্রতিভ**রা রক্ষা কর। যাবং জীবলোকে আমার কথা সুপ্রচার থ্যাকিবে তাবং আমার আদেশক্রমে তুমি প্রতিমনে বাস কর। তথন হন্মান হ্র্টমনে কহিলেন, রাজন্! খতদিন আপনার চরিত্রকথা প্রচার থাকিবে ততদিন আপনার আজ্ঞাক্তমে আমি পৃষিবীতে থাকিব। পরে রাম জাম্ববানকে এবং মৈন্দ দ্বিবদকে কহিলেন, যাবং কলিম্প তাবং তোমরা জীবিত থাক কিন্তু বিভীবণ ও হন্মান মহাপ্রলয় পর্যন্ত বর্ডমান থ্যাকিবেন। অন্তর রাম অন্যান্য বানর ও ভল্লাকুগণকে কহিলেন, আইস এক্ষণে ত্যেমরা আমার অনুগমন কর।

নৰাধিকশততম সগ'। বাত্তি প্ৰভাত হইল। পদ্মপলাশলোচন রাম কুলপ্রেতিত বিশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্! ব্লাহ্মণগণের সহিত দীপ্যমান অণিনহোত্র এবং বাজপেয় ছত্র অগ্রে যাক। তখন বশিষ্ঠদেব বিধানান,সারে মহাপ্রাম্থানিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। স্ক্রাম্বরধারী রাম দুই হস্তের অণ্যালিতে কুশ ধারণ ও বেদোচ্চারণপ্র ক সরষ্তীরে চলিলেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিরব্যাপার পরিহার ও পদব্রজ্ল গ্রমনকণ্ট স্বীকারপূর্বক মৌনী হ'ইয়া গৃহ হইতে দীপ্যমান স্থের ন্যায় বহিগতি হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ পাশে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী, বামে দেবী প্রথিবী ও সম্মুর্থে সংহারশন্তি। নানাবিধ শর প্রকাণ্ড ধন, ও স্কুম ম্রতিধারণ-প্র'ক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণর্পী চার বেদ, সর্বরক্ষিণী গায়তী, উৎকার ব্যট্কার তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ক্ষি ও মহীস্রসকল তাঁহার সঞ্গে সংগ্ চলিলেন। বালবৃত্থ দাসী ও ক্লীব কিংকরের সহিত অন্তঃপরেচারিণী দ্বাী সদ্যাকৈ ভরুত ও শার্মা অন্নিয়োএর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মন্ত্রাঁ, ভ্ডাবর্গা, পত্রে, পশত্ব ও বার্থবের সহিত হ্ণ্টান্তঃকরণে যাইতে লাগিল। গ্ণান্বের প্রজারা চলিল। পশ্পক্ষীর সহিত এই সমুস্ত স্থাপুরুষ স্নাত নিজ্পাপ ও হৃত্ত হইয়া তুমুল কোলাহলের সহিত রামের অন্গমন করিতে লাগিল। এই সমস্ত লোক্ত্রে মধ্যে কেইই দৃঃখিত বা লিক্ষত নহে, প্রত্যুত রামের অনুগমনে সকলেরই উৎসাহ ও হর্ষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইর্প দৃষ্য আর কেই কখন দেখে মই। ইহা অতি অভ্যুত। রাম যখন বহিগতি হইলেন তথন তাঁহাকে দেখি**র্ব্**কেন্য বে কেহ আইল সেও তাঁহাকে দেখিবামার স্বর্গলাভার্থ তাঁহার সংগ্রে বিল্লা। বানর ভক্তর্ক ও রাক্ষস এবং পরেবাসী লোকেরা পবম ভাত্তর স্থাইত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইতে লাগিল। নগরমধ্যে অন্যের অদৃশ্য বে-সম্বর্গ সাহ ছিল তাহারওে তাঁহার অন্সরণ করিতে লাগিল। স্থাবর জপাম বত করি আছে, বাহারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তাগে করে এবং বাহারা চক্ষের অদ্শক্তি অতি স্ক্র তাহারা সকলেই রামের সমভিব্যাহারে र्घानन ।

দশাধিকশততম দর্শ ॥ এইর্পে রাম অর্ধবোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া প্রতিম্বাহিনী পুণার্সাললা সরযুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ তরগাসকুল আবর্তবিহ্নল নদীর কিয়ন্দ্রে অতিক্রম করিয়া যথায় দেহত্যাগ করিবেন সেই ধ্বানে সর্বসমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সর্বলোকপিতামহ রক্ষা যথায় রাম স্বর্গারোহণের জন্য প্রস্তৃত সেই স্থানে দেবগণের সহিত আগ্মন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোটি কোটি দিবা বিমান। একেই ত বোমপথ দিবাতেঞ ব্যাপত কিল্ডু তংকালে প্রাণাশীল স্বর্গবাসীদিগার স্বয়ংপ্রভ পবিত্তেকে তাহা আরও তেজোময় হইয়া উঠিল। স্গৃহিধ স্থপ্রদ পবিত্র বায়, বহিতে লাগিল। দেবগণ সম্ভিথমতী প্ৰেপব্ভিট করিতে লাগিলেন। চতুদিকে তুম্ব তুরীরব। মহাত্মা রাম সরব্র জলে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন। এই অবসরে পিতামহ রন্ধা অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, বিক্ষো! স্বর্গে আগমন কর। তুমি আমাদেরই সোভাগ্যে আসিতেছ। একণে সুখী হও। তুমি অনুরূপ দ্রাত্গণের সহিত সশরীরে প্রবেশ কর। তুমি বৈষ্ণবী মূর্তি বা আকাশ অপেনার যে শরীরে ইচ্ছা সেই শরীরে প্রবেশ কর। তুমিই লোকের গতি। তুমিই অচিন্তা বস্তু-পরিচেছদ ও কালপরিচেছদের অনায়ত্ত এবং অজ্র ও অমর। তোমার প্র্পরি-দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



গ্হীতা বিশাললোচনা মায়া ব্যত্তি সার কেহই তোমাকে জানে না। মহাতেজ! একণে আপনার যে শরীরে ইন্সি তমি সেই শরীরে প্রবেশ কর।

একণে আপনার যে শরীরে কিট্র তুমি সেই শরীরে প্রবেশ কর।
অনন্তর মহামতি রাম বৈশর এই কথা শ্বনিয়া প্রত্থণের সহিত সশরীরে
বৈশ্বতেজে প্রবেশ করিছেন দেবগণ ঐ বিশ্বময় দেবতাকে প্জা করিতে
লাগিলেন। সাধ্য মর্থ ইন্দ্র প্রভৃতি, গন্ধর্ব অম্সরা স্বপর্ণ নাগ দৈত্য দানব
রাক্ষ্য সকলেই তাঁহার প্জা করিতে লাগিলেন। দেবতারা বারংবার সাধ্বাদ
প্রদানপর্বক কহিতে লাগিলেন, বিক্ষো! ন্বগের সমন্ত লোক তোমার আগমনে
পরিতৃত্ট উৎফ্বল প্রশ্মনোরথ ও নিম্পাপ হইল।

অনন্তর মহাতেজ বিস্কৃ রক্ষাকে কহিলেন, রক্ষান্! আমার অনুগামী এই সমস্ত ব্যক্তিকে যোগ্য লোক প্রদান কর। ইহারা স্নেহবলে আমার অনুগামন করিয়াছে। ইহারা ভক্ত, এই জনাই আমার ভজনীয়। আমারই জন্য ইহারা দেহত্যাগ করিয়াছে।

লোকগ্রের রক্ষা কহিলেন, বিকো! তোমার সহিত সমাগত এই সমসত লোক সদতানক নামক লোকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি তির্যক্ষোনিগত যে-কোনও পদার্থ বিষ্কুমর বলিয়া ভাবে তাহার জন্য সদতানকলোক, কিন্তু যে সাক্ষাং তোমার প্রতি ভব্তিতে তোমার অনুগমন ও দেহবিসর্জন করিয়াছে তাহার সদতানকলোক লাভের পক্ষে আর বস্তব্য কি আছে। ঐ সদতানকলোক সর্বগণ্ন-ঘ্রু ও রক্ষালোকের অবাবহিত। বানর ও ভল্লুকগণ দ্ব-দ্ব দেবযোনিতে প্রবেশ করিবে। যে, যে দেবতা হইতে নিঃস্ত, সে সেই দেবতার প্রবেশ করিবে। স্থাবি স্ব্যান্ডলে প্রবেশ করিবেন। রক্ষা এইর্প কহিলে যাহারা আনন্দাশ্র্প্ণ নৈচে সরয্র গোপ্রতার তীথে উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা সরষ্তে অবগাহন ও হ্লুমনে দেহ বিসর্জনপ্রেক বিমানে আরোহণ করিল। ঐ সরষ্তে যে-সমস্ত পশ্পক্ষী আসিয়াছিল তাহারাও ভাস্বর দেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। স্থাবর অস্থাবর সকলেই সরয্র জলে অবগাহন করিয়া দেবলোকে গমন করিল। বানর ও রাক্ষসেরা সরয্তে দেহ বিসর্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিল এবং দিব্য দেহে দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ভগবান রক্ষা সমাগত সকল ব্যক্তিকে এইর্পে স্বর্গ প্রদান করিয়া হ্লুমনে দেবগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

একাদশাধিকশততম দর্গা। উত্তরকাশ্ভ সহিত এই পর্যানত এই আখ্যান। ইহা বাদমীকিকৃত ও রহ্মার প্রিজত। ইহা সমসত আখ্যানের মুখ্যতম। ইহার নাম রামায়ণ, যিনি স্থাবরজগমান্তাক বিশ্বে ব্যাশত হইরা আছেন, যিনি দেবলাকে প্রবং প্রতিষ্ঠিত হইলেন সেই বিকাই এই মহাকাব্যে কীর্তিত হইরাছেন। দেবতা গান্ধর্ব সিম্প ও মহার্যাগণ দেবলোকে হ্ণ্টমনে এই রামায়ণ কাব্য নিয়ত প্রবণ করিয়া থাকেন। ব্ধেরা এই আয়ুল্কর সৌভাগ্যজনক পাপনাশক বেদময় রামায়ণ প্রাম্পকালে স্মরণ করাইবেন। এই গ্রন্থ শ্রুক্ত অপ্তের প্রালাভ এবং নিশ্বের অর্থালাভ হয়। যিনি ইহা পাদমার পাই ক্রেন তাঁহার সমসত পাপ নাশ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন নানাপ্রকার পাপসক্ষ করে সে ইহার একটিমার শেলাক পাঠ করিলেও পাপমার হইয়া থাকে। যিনি মুর্স রামায়ণের পাঠক হইবেন তাঁহাকে কন্ম ধেন্ ও ন্বর্ণ দান করিবে। প্রিক্রের পরিতোবে সমসত দেবতা পরিতৃত্য হন। বে ব্যক্তি এই আয়ুয়া আয়্যুক্তি রামায়ণ পাঠ করেন তিনি প্রত-পোত্রের সহিত উভয় লোকে প্রজিত ক্রির বিষম হইতে হয় না। অষোধ্যাপ্রেরী বহু বংসর জনশ্ন্য ছিল, পরে বিষভ নামক রাজাকে পাইয়া আবার লোকালয় হয়। এই উত্তরকাণ্ড-সহিত রামায়ণ প্রচেতার পত্র বাল্মীকি রচনা করেন, রন্ধাও ইয়া ন্বীকার করিয়াছেন।

